

### তফসীরে

# মা আরেফুল কোরআন

### সপ্তম খণ্ড

[সূরা লোকমান, সূরা সাজদাহ্, সূরা আহ্যাব, সূরা সাবা, সূরা ফাতির, সূরা ইয়াসীন, সূরা সাফ্ফাত, সূরা সোয়াদ, সূরা যুমার, সূরা মু'মিন, সূরা হা-মীম সিজদাহ, সূরা শুরা, সূরা যুখরুফ, সূরা দুখান, সূরা জাসিয়া, সূরা আহকাফ ]

## হ্যরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র)

অনুবাদ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান

150



তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন (সপ্তম খণ্ড) হ্যরত মাওলানা মুফতী মুহামদ শফী (র) মাওলানা মুহিউদীন খান অনুদত

ইফা প্রকাশন্য : ৬৯১/৭

ইফা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২২৭ ISBN : 984-06-0112-1

প্রথম প্রকাশ

ডিসেম্বর ১৯৮৩

অষ্টম সংস্করণ

অক্টোবর ২০১০

কার্তিক ১৪১৭ জিলকদ ১৪৩১

মহাপরিচালক

সামীম মোহাম্মদ আফজাল

প্রকাশক

আবু হেনা মোন্তফা কামাল

পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ ইসলামিক ফাউভেশন

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফোন: ৮১২৮০৬৮

প্রচ্ছদ শিল্পী

কাজী শামসুল আহসান

মুদ্রণ ও বাঁধাই

মোঃ হালিম হোসেন খান

প্রকল্প ব্যবস্থাপক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফোন : ৯১১২২৭১

মূল্য : ৩৬৫.০০ টাকা

TAFSIR-E-MA'REFUL QURAN. 7th Vol.: Bangla version by Maulana Muhiuddin Khan of Tafsir-e-Ma'reful Quran, an Urdu Commentary of Al-Quran by Mufti Muhammad Shafi (R) and published by Abu Hena Mustafa Kamal, Director, Publication, Islamic Foundation, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone: 8128068 October 2010

E-mail: islamicfoundationbd@yahoo.com Website: www. islamicfoundaton.org.bd

Price: Tk 365.00; US Dollar: 10.00

### মহাপরিচালকের কথা

Po O

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহামদ (সা)-এর উপর অবতীর্ণ অনন্য মু'জিযাপূর্ণ আসমানি কিতার। আরবী ভাষায় নাযিলকৃত এই মহাগ্রন্থ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। মহান রার্মুল আলামীন বিশ্ব ও বিশ্বাতীত তাবৎ জ্ঞানের সুবিশাল ভাগ্যর এ গ্রন্থের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনসম্পুক্ত এমন কোন বিষয় নেই যা পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত হয়নি। বস্তুত বিশুদ্ধতম ঐশী গ্রন্থ আল-কুরআনই সত্য ও সঠিক পথে চলার জন্য আল্লাহ্ প্রদন্ত নির্দেশনাগ্রন্থ, ইসলামী জীবনব্যবন্থার মূল ভিত্তি। পরিপূর্ণ ইসলামী জীবন গঠন করে দুনিয়া ও আখিরাতে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের পূর্ণ সম্ভুষ্টি অর্জ্রন করতে হলে পবিত্র কুরআনের দিক-নির্দেশনা ও অন্তর্নিহিত বাণী সম্যকভাবে অনুধাবন এবং সেই মোতাবেক আমল করার কোন বিকল্প নেই।

পবিত্র কুরআনের ভাষা, শব্দচয়ন, বর্ণনাভঙ্গি ও বাক্যবিন্যাস হলো চৌম্বক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন, ইঙ্গিতময় ও ব্যঞ্জনাধর্মী। তাই কোন কোন ক্ষেত্রে সাধারণের পক্ষে এর মর্মবাণী ও নির্দেশাবলী অনুধাবন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এমন কি ইসলামী বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও কখনও কখনও এর মর্মবাণী সম্যক উপলব্ধি করতে হিমসিম খেয়ে যান। বন্তুত এই প্রেক্ষাপটেই পবিত্র কুরআনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্বলিত তাফসীর শাস্ত্রের উদ্ভব ঘটে। তাফসীর শাস্ত্রবিদগণ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পবিত্র হাদীসসমূহকে মূল উপাদান হিসেবে গ্রহণ করে পবিত্র কুরআন ব্যাখ্যায় নিজ নিজ মেধা, প্রজ্ঞা ও বিশ্লেষণ-দক্ষতা প্রয়োগ করেছেন। এভাবে বহু মুফাস্সির পবিত্র কুরআনের শিক্ষাকে বিশ্বব্যাপী সহজবোধ্য করার কাজে অনন্যসাধারণ অবদান রেখে গেছেন। এখনও এই মহতী প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে।

হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্বদ শফী (র) উপমহাদেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় আলিম, ইসলামী চিন্তাবিদ, মুফাস্সিরে কুরআন, লেখক, গ্রন্থকার। ইসলাম সম্পর্কে, বিশেষ করে পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে তাঁর সুগভীর পাণ্ডিত্য উপমহাদেশের সীমা ছাড়িয়ে তাঁকে আন্তর্জাতিক পর্যায়েও খ্যাতিমান করেছে। তাঁর গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন' একটি অনন্য ও অসাধারণ গ্রন্থ। উর্দু ভাষায় লেখা প্রায় সাড়ে সাত হাজার পৃষ্ঠার বিশ্বনন্দিত এই তফসীর গ্রন্থটি পাঠ করে যাতে বাংলাভাষী পাঠকগণ পবিত্র কুরআন চর্চায় আরো বেশি অনুপ্রাণিত হয় এবং পবিত্র কুরআনের মর্মবাণী ও শিক্ষা অনুধাবন

করে নিজেদের জীবনে তা বাস্তবায়ন করতে পারে, এ মহান লক্ষ্য সামনে রেখে ইসলামিক ফাউন্ডেশন ১৯৮০ সাল থেকে এর তরজমার কাজ শুরু করে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অনুবাদ প্রকল্পের আওতার এ প্রস্থিটি তরজমার জন্য দেশের খ্যাতনামা আলিম, ইসলামী চিন্তাবিদ ও লেখক মাওলানা মুহিউদ্দীন খানকে দায়িত্ব দেয়া হয়। তিনি ৮ খণ্ডে তাফসীরটির তরজমার কাজ সম্পন্ন করেন। হয়রত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) বিরচিত এই গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ প্রকাশের পরই ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা লাভ করে। পাঠকচাহিদার প্রেক্ষিতে ইতিমধ্যে এ গ্রন্থের সাতটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে এর অষ্টম সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। এ গ্রন্থের অনুবাদ-কর্ম থেকে ভরু করে পরিমার্জন ও মুদ্রণের সকল পর্যায়ে যাঁরা সংশ্লিষ্ট রয়েছেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের উত্তম বিনিময় দান করুন। বাংলাভাষী পাঠকগণ গ্রন্থটি পাঠের মাধ্যমে প্রিত্র কুরআন চর্চায় আরো বেশি মনোযোগী ও উৎসাহী হবেন বলে আশা করি।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আমাদের এ প্রয়াস কবুল করুন। আমীন!

সামীম মোহাম্মদ আফজাল মহাপরিচালক ইসলামিক ফাউভেশন

ं

### ্র প্রকাশকের কথা

বাংলা ভাষায় অনূদিত ও প্রকাশিত তাফসীর গ্রন্থাবলীর মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় গ্রন্থ হলো 'তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন'। উপমহাদেশের বিদগ্ধ ও শীর্ষস্থানীয় আলিম আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) এই তাফসীর রচনা করেন। তিনি এ গ্রন্থে পরিত্র কুরআনের সরল তাফসীর এবং তাফসীর বিষয়ক বিভিন্ন বক্তব্যকে অত্যন্ত দায়িত্বশীলতা ও নির্ভরযোগ্যতার সাথে ব্যাখ্যা করেন।

মুফ্তী মুহামদ শফী (র) নিজে মাযহাব চতুইয়ের অনুসারীগণের কাছে স্বীকৃত মুফ্তী ছিলেন বিধায় তাঁর বজবাওলোতে সকল মাযহাবের নিজস্ব মতামত ও নিজস্ব ব্যাখ্যাগুলো বিভন্নভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। তাছাজা তিনি এই গ্রন্থের তাফসীর বিষয়ে ইতোপ্রে রিচিত প্রাচীন গ্রন্থাবদীর সার-নির্যাস আলোচনা, কালপরিক্রমায় উপস্থাপিত নতুন নতুন জিজ্ঞাসার জবাব প্রদান, দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজদীয় নতুন মাসআলা-মাসাইলের বর্ণনা, বিশেষত মানুষ্বের জীবনযাত্রার সাথে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞান ও প্রয়ুক্তির অগ্রগতি এবং এ অগ্রগতিকে কাজে লাগানোর বিষয়ে পরিত্র ক্রআনের বক্তব্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও বিদগ্ধতার সাথে পেশ করেছেন। মূল গ্রন্থটি উর্দু ভাষায় রচিত, গ্রন্থটির অনন্য বৈশিষ্ট্যের কারণে ইসলামিক ফাউন্থেশন এটি মূল উর্দু থেকে বাংলাভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশের ব্যক্ত্যা করে। এটি অনুবাদ করেন বিশিষ্ট আলিমে দীন ও লেখক মাওলানা মুহিউদ্দীন খান।

পূর্ববর্তী সংক্ষরণে গ্রন্থটির মুদ্রণে কিছু প্রমাদ ছিল। ইফা প্রেসের প্রিন্টার মাণ্ডলানা মোঃ উসমান গণী (ফার্মক) প্রমাদগুলো সংশোধন করেন। এরপরও এত বড় তাফসীর গ্রন্থ প্রকাশনায় অনিচ্ছাকৃত কিছু ভুল-ক্রেটি থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। এগুলো নিরসনের জন্য সমুদ্রর পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তাঁদের পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

গ্রন্থটির ব্যাপক পাঠক চাহিদার পরিপ্লেক্ষিতে এবার এর অষ্টম সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। আশা কব্লি এর চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে এবং সুধীমহলে সমাদৃত হবে। মহান আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সকলকে কুরুআন রোঝার ও তদ্দুর্যায়ী আমল করার তওফীক দিন। আমীন!

আবু হেনা মোন্তফা কামাল পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ ইসলামিক ফাউন্ডেশন

### দিতীয় সংকরণে

### অনুবাদকের আর্য

## بسم الله الرحمن الرحهم

তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন এ যুগের কোরআন চর্চাকারীগণের জ্বন্য একটি নিয়ামত বিশেষ। উর্দু ভাষায় রচিত এ অনুপম তফসীরগ্রন্থটি ইতিমধ্যেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হয়ে পবিত্র কোরআনের রস—আস্বাদন পিপাসু বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগণের জ্ঞান—তৃষ্ণা নিবারণে সহায়তা করেছে।

এ মহন্তম তফসীর গ্রন্থটি যুগ্রেষ্ঠ সাধক আলিম হযরত আল্লামা মুফতী
মুহামদ শফী (র)—র অসাধারণ কীর্তি। এতে পাক কোরআনের মূল ব্যাখ্যাতা খোদ
রস্লুল্লার সাল্লাল্ল আলায়হি ওয়া সাল্লামের তফসীর সম্পর্কিত বানীঞ্চলার উদ্ভি,
সাহাবায়ে কিরাম, তাবেয়ীন এবং পরবর্তী প্রাক্ত মনীবীগন্তের ব্যাখ্যা ও বর্ণনার সাথে
সাথে আধুনিক জিজ্ঞাসাদির কোরআন—ভিত্তিক জবাবও মুক্তিপূর্ণভাবে পরিবেশন
করা হয়েছে। ফলে এ জনন্য তফসীরগ্রহখানির উপযোগিতা বহুলাংশে বর্ধিত হয়েছে।
একই কারণে বাংলা ভাষায় তফসীরে মা'আরেফ্ল কোরআনের অনুবাদ একটি
মরণীয় ঘটনাক্রশে জনেক বিজ্ঞ পাঠক মন্তব্য করেছেন।

আট খণ্ডে দমাও এই বিরাট গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে এ দেশের পাঠক সমাজে বিপুলভাবে সমাদৃত হরেছে। ফলে অন্ন সময়ের মধ্যেই এর দিতীয় সংস্করণ এমনকি প্রথম দিককার খণ্ডগুলির তৃতীয় সংস্করণও প্রকাশ করতে হয়েছে।

বর্তমান গ্রন্থটি উক্ত মহাপ্রস্থের সপ্তম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ। সর্বশেষ খণ্ডটিরও প্রথম সংস্করণ বহু আগেই নিঃশেষ হয়ে গেছে। এই থেকেই মা'আরিফুল কোরআনের কবুলিয়ত ও জনপ্রিয়তা প্রমাণিত হয়।

মেহেরবান আল্লাহ তুক্ছ বস্তুকে মুহুর্তের মধ্যে মহামূল্যবান করে দিতে পারেন। তেমনি অতি সাধারণ অযোগ্য কোন লোক দারাও বড় কাজ করিয়ে নিতে পারেন। তফসীরে মা'রেফুল কোরআনের ন্যায় মহাগ্রন্থের অনুবাদ কর্মও অত্যন্ত বড় একটি কাজ বলে আমি মনে করি। আর আমার মতো একটি অসহায় বালাকে দিয়ে এ কাজ করিয়ে নেওয়া তাঁর একটি অসাধারণ অনুগ্রহ বলেই আমি বিবেচনা করি। অবনত মন্তব্দে শুকুর আদায় করি তাঁর এই অনুপম অনুগ্রহের প্রতি।

সপ্তম খণ্ডের প্রথম সংস্করণে যে সামান্য কিছু ক্রণ্টি-বিচ্যুতি ছিল, সেগুলোর প্রতি বেশ কয়েকজন সহাদয় পাঠক পত্র মারফত আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বর্তমান সংস্করণে সে সব ক্রণ্টি সংশোধন করার ব্যাপারে সহযোগিতা করেছেন। আমি কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁদের সে ঋণ বীকার করে দোয়া করি, আল্লাহ পাক যেন তাঁদের এ সহাদয়তাটুকুর যোগ্য প্রতিফলন দান করেন।

প্রথম সংশ্বরণের ভ্মিকায় উল্লেখ করা হয়েছিল যে, মা'আরেফুল কোরআন অনুবাদের পরিকল্পনা ও তা দ্রুভ বান্তবায়নের ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের প্রবিতী দু'জন মহাপরিচালক যথাক্রমে জনাব আ.জ.ম. শামসূল আলম ও জনাব আবুল ফায়েদ মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া ও সচিব জনাব মোঃ সাদেকুদ্দিন এবং প্রকাশনা পরিচালক জনাব অধ্যাপক আবদুল গফুরের নিষ্ঠা ও আগ্রহ ছিল অসাধারণ। পরবর্তী সংশ্বরণগুলি দ্রুভ প্রকাশের ক্ষেত্রে বর্তমান মহাপরিচালক জনাব এম. সোবহান, সচিব জনাব ফিরোজ আহমদ আখতার, প্রকাশনা পরিচালক অধ্যাপক আবদুল গফুর ও উপ–পরিচালক জনাব লুতুফুল হকের নিষ্ঠাপুর্ণ আগ্রহ মুরণ করার মত। এ খণ্ডটির অনুবাদের কপি প্রস্তুত, অনুদিত কপি নিরীক্ষা ও মূদ্রণ কর্মে আন্তরিক সহযোগিতা প্রদান করেছিলেন যথাক্রমে জনাব মাওলানা আবদুল আজীজ, বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের খতীব ও ঢাকা আলীয়া মাদরাসার তদানীন্তন হেড মাওলানা জনাব মাওলানা উবায়দ্ল হক জালালাবাদী। এদের সবার প্রতিই আমি খণী।

আল্লাহ রাধ্বল আলামীন সবাইকে ব ব শ্রমের যোগ্য পুরস্কার দান করবেন বলে আমি বিশাস করি।

সহদয় পাঠকদের দোআ প্রার্থনা করি, যেন মহান আল্লাহ বাংলা ভাষায় প্রকাশিত এ সর্ববৃহৎ তফসীর গ্রন্থটির অবশিষ্ট সব কয়টি খণ্ডের সংশোধিত প্রবর্তী সংস্করণ প্রকাশ করার তওফীক দান করেন। আমীন!!

> বিনয়াবনত মুহিউদীন খান

তাঃ ২রা যিলকদ ১৪০৭ হিঃ

# সৃচীপত্র

| বিষয়                            | পৃষ্ঠা     | বিষয়                            | পৃষ্ঠা      |
|----------------------------------|------------|----------------------------------|-------------|
| সূরা লোকমান                      | ۵          | কতক পাপের শান্তি ইহকালেই         | _           |
| অগ্লীশ নভেশ–নাটক ও অন্যান্য      |            | इत्य यात्र                       | Cr          |
| পুন্তক পাঠ                       | ৬          | কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের পরিচালক | <b>)</b> ;  |
| খেলার সাজ-সরঞ্জাম ক্রয়-বিক্রয়ে | <b>a</b> . | ও নেতা হওয়ার দু'টি শর্ত         | ৬১          |
| বিধান                            | ٩          | সূরা আহ্যাব                      | ৬8          |
| স্বনুমোদিত ও বৈধ খেলা            | ٩          | भारत न्यूण                       | <b>\$</b> C |
| গান ও বাদ্যযন্ত্র                | ৮          | আহ্যাবের যুদ্ধের বিবরণ           | <b>b</b> b  |
| হ্যরত লোকমান নবী ছিলেন কিনা      | 39         | রাজনীতিক্ষেত্রে মিথ্যার আশ্রয়   |             |
| হ্যরত লোকমানের হিক্মত কি         | هد .       | নতুন ব্যাপার নয়                 | - 50        |
| পিতামাতার আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতা     |            | মুসলমানের যুদ্ধ প্রস্তৃতি        | ۶۶          |
| সম্পর্কে                         | ২০         | পরিখা খনন                        | 82          |
| লোকমানের উপদেশ                   | ঽ১         | যাবতীয় বিপদাপদ উত্তীর্ণ         |             |
| অদৃশ্য জ্ঞান সম্পর্কিত মাসআলা    | 97         | হওয়ার অমোঘ বিধান                | >0          |
| ইলমে গায়েব সম্পর্কে একটি        |            | রসৃশুল্লাহর এটি যুদ্ধ কৌশল       | 24          |
| श्वक्रजुर्न ज्या                 | 80         | প্रণिধানযোগ্য বিষয়              | 300         |
| সুরা সাজদাহ                      | 89         | অনুগ্রহের প্রতিদান               | 704         |
| কিয়ামত দিবসের দৈর্ঘ্য           | 89         | নবীজীর পুণ্যবতী স্ত্রীদের একটি   |             |
| দ্নিয়ার সকল বস্তুই মূলত উন্তম   |            | বৈশিষ্ট্য                        | 774         |
| ও কল্যাণকর                       | 8.6        | পুণ্যবতী স্ত্রীগণের প্রতি বিশেষ  |             |
| আত্মবিয়োগ ও মাশাকুশ মউত         |            | হিদায়েত <b>্</b>                | 757         |
| সম্পর্কে                         | ¢8         | কোরআনের ন্যায় হাদীসের সংরক্ষণ   | <b>5 08</b> |
| তাহাজ্জুদের নামায                | <b>৫</b> ৬ | কোরআন পাকে পুরুষদের              |             |
| আল্লাহর দিকে যারা ফিরে আসে       |            | সংযোধন করার তাৎপর্য              | ५०५         |
| তাদের জন্য ইহলৌকিক বিপদাপদ       |            | বিয়ে–শাদীতে বংশগত সমূতা         |             |
| রহমতবরূপ                         | <b></b>    | রক্ষার নির্দেশ এবং তার স্তর      | 180         |

 $-\tilde{\mathfrak{s}}^{\lambda, C}$ 

|                                   |             | <u> </u>                          | <del></del> |
|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
| বিষয় ৻                           | পৃষ্ঠা      | বিষয়                             | পৃষ্ঠা      |
| সমতার মাস'আলা                     | 788         | পার্থিব ধন–সম্পদ ও সম্মানকে       |             |
| অপবাদ থেকে বেচে থাকা বাঞ্নীয়     | 784         | আল্লাহর প্রিয়পাত্র হওয়ার দলীল   |             |
| <b>খতমে নবুয়তের মাস'আলা</b>      | <b>ኔ</b>    | মনে করা ধোঁকা                     | २৮१         |
| রসৃশুক্লাহ (সা)–র বিশেষ গুণাবলী   | 290         | মক্কার কাফিরদের প্রতি দাওয়াত     | ২১১         |
| ইসলামে সদাচারের ন্যীরবিহীন শি     | শা> ৭৫      | সূরা ফাতির                        | 908         |
| বিয়ে ও তাদাক সংক্রোত্ত হুকুম     | 200         | উন্মতে মুহামদী বিশেষত             |             |
| রস্লুকাহ (সা)-এর সংসারবিমুখ       | 1           | আলিমগণের একটি গুরুত্বপূর্ণ        |             |
| জীবন ও বহু বিবাহ                  | <i>১</i> ৮٩ | বৈশিষ্ট্য                         | 999         |
| পর্দার বিধান                      | 7 28        | উমতে মুহামদী তিন প্রকার           | <b>७७8</b>  |
| পর্দার বিধানাবদী, অশ্লীদতা        |             | সূরা ইয়াসীন                      | <b>૭</b> 89 |
| দমনে ইসলামী ব্যবস্থা              | 794         | সূরা ইয়াসীনের ফথীলত              | 985         |
| অপরাধ দমনে ইসলামের নীতি           | 722         | শহরের প্রান্ত থেকে আগর্ত্ক        | Nfc*        |
| <b>গুণ্ডাংগ আবৃত করার বিধান ও</b> | *           | ব্যক্তির ঘটনা                     | ৩৬১         |
| পর্দার মধ্যে পার্থক্য             | २०8         | মানুষের খাদ্য ও জীবজন্তুর         |             |
| শরীয়তসমত পর্দার ন্তর ও           |             | খাদ্যের পার্থক্য                  | 090         |
| বিধানাবশীর বিবরণ                  | ২০৬         | আরশের নীচে সূর্যের সিজদা          | 999         |
| সালাত ও সালামের অর্থ              | 220         | চল্তের মন্যিল                     | ৩৭১         |
| দর্মদ ও সালামের পদ্ধতি            | <b>478</b>  | কোরআনে উড়োজাহাজের উল্লেখ         | ७४०         |
| রস্বুরাহ (সা)–কে কোন প্রকারে      |             | মালিকানার মূল কারণ আল্লাহ্র       | • •         |
| ক্ট দেয়া কুফরী                   | ২২০         | দান, পুজি ও শ্রম নয়              | ভইট         |
| কোন মুসলমানকে শরীয়তসমত           |             | সূরা সাফফাত                       | 803         |
| কারণ ব্যতিরেকে কষ্ট দেওয়া হারাম  | 1 २२०       | নামাযে সারিবদ্ধ হওয়ার গুরুত্     | 8 0 8       |
| মুসলমান হওয়ার পর ধর্মত্যাগের     | ••          | এক জান্নাতী ও তার কাফির সঙ্গী     | 8२¢         |
| শান্তি হত্যা                      | ্ৰ ২২৫      | মৃত্যুর বিশৃষ্টিতে বিশ্বয় প্রকাশ | <b>8</b> २७ |
| আমানতের উদ্দেশ্য কি               | ২৩৪         | জ্যোতির্বিদ্যার শরীয়তগত মর্যাদা  | 809         |
| স্রাসাবা                          | ২৪১         |                                   | 888         |
| শিক্ষ ও কারিগরির ফ্যীলত           | ২৫২         | কোরবানী ইসমাঈল (আ)                |             |
| জিন অধীন করা কিরূপ?               | ২৫৬         | হয়েছিলেন, না ইসহাক (আ)           | 883         |
| ইসলামে প্রাণীদের চিত্র নির্মাণ    |             | হযরত ইলিয়াস জীবিত                |             |
| ও ব্যবহার নিষিদ্ধ                 | ২৫১         | আছেন কি?                          | 8 ¢ 5       |
| সোলায়মান (আ)-এর মৃত্যুর          |             | আল্লাহ্ওয়ালাদের বিজয়ের মর্ম     | 898         |
| বিশ্বয়কর ঘটনা                    | ২৬৩         | সূরা ছোয়াদ                       | 895         |
|                                   |             |                                   |             |

| <b>वि</b> षग्न                     | पृष्ठी      | বিষয়                                    | পৃষ্ঠা      |
|------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------|
| চাশতের নামায                       | 866         | একটি প্রস্তাব                            | ७५४         |
| বাভাবিক ভীতি নবুয়ত ও              |             | কাফিরদের অস্বীকার ও ঠাটা–                |             |
| ওণীদের পরিপন্থী নয়                | .853        | বিদ্পের পয়গাষরসূপত জওয়াব               | હરડ         |
| চাপ প্রয়োগ চীদা বা দান–খয়রাত     | ,00         | আকাশ ও পৃথিবী কোনটির পর কোন              |             |
| চাওয়া শুন্ঠনের নামান্তর           | 830         | এবং কোন কোন দিনে সৃঞ্জিত                 | ড২৫         |
| ন্যায় প্রতিষ্ঠাই ইসলামী রাষ্ট্রের |             | হাশরের মানুষের অঙ্গ–প্রত্যক্তের          | ,,,         |
| মৌল কর্তব্য                        | 859         | <b>नाक्</b> रमान                         | 606         |
| বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগের         |             | নীরবতার সাথে কোরআন অবণ                   | ्र          |
| সম্পর্ক                            | 859         | করা ওয়াঙ্কিব                            | 400         |
| দায়িত্বশীল পদে নিয়োগের জন্য      |             | আক্লাহ ব্যতীত কাউকে সিজ্বদা              | -           |
| সর্ব প্রথম দেখার বিষয় চরিত্র      | 894         | করা জায়েয নয়                           | <b>68</b> ¢ |
| রাজত্ব ও শাসন ক্ষমতা লাভের দোয়া   | 602         | কৃফরের বিশেষ প্রকার 'এলহাদ'              |             |
| হযরত আইয়্যুব (আ)–এর রোগ           |             | এর সংজ্ঞা ও বিধান                        | <b>68</b> 8 |
| कि ছिन                             | ৫১০         | একটি বিভান্তির অবসান                     | <b>600</b>  |
| শরীয়তের দৃষ্টিতে কৌশল             | 67.7        | বর্তমান যুগে কৃফর ও এলহাদের              |             |
| স্বামী জ্রীর মধ্যে বয়সের মিল      |             | ব্যাপকতা                                 | ৬৫১         |
| থাকা উন্তম                         | ৫১৬         | স্রা শ্রা                                | ৬৬০         |
| সূরা যুমার                         | ৫২২         | পূর্বাপর সম্পর্ক ও শানে নুযুল            | ৬৮৬         |
| তৎকালীন মুশরিকরাও বর্তমান          |             | দুনিয়াতে ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য বিপর্যয়ের |             |
| কাফিরদের চেয়ে উত্তম ছিল           | ৫২৬         | কারণ                                     | ৬৮৭         |
| চন্দ্র 😮 সূর্য উভয়ই গতিশীল        | ৫২৭         | জান্নাত ও দুনিয়ার পার্থক্য              | ৬৮৮         |
| হাশরের আদালতে ম্যলুমের             |             | পরামর্শের গুরুত্ব ও পন্থা                | <i>6</i> 28 |
| হক কিরূপে আদায় করা হবে            | <b>¢</b> 89 | সূরা যুখরুফ                              | 908         |
| সাহাবায়ে কিরামের পারস্পরিক        |             | প্রচারকের পক্ষে নিরাশ হয়ে বসে           |             |
| বাদানুবাদ সম্পর্কে পথনির্দেশ       | <i>৫৫</i> ٩ | থাকা উচিত নয়                            | १०७         |
| সূরা মু'মিন                        | ৫৬৯         | জীবিকা বউনের প্রাকৃতিক                   |             |
| সূরার বৈশিষ্ট্য ও ফযীলত            | <b>৫</b> ٩১ | ব্যবস্থা                                 | 936         |
| বিপদাপদ থেকে হিফাযত                | ৫৭২         | সামাজিক সাম্যের তাৎপর্য                  | 472         |
| ফেরাউন বংশীয় মু'মিন               | ረልን         | ইসলামী সাম্যের অর্থ                      | ૧૨૨         |
| দোয়া কবৃলের শর্ত                  | <b>608</b>  | আল্লাহ্র অরণ থেকে বিমুখতা                |             |
| সূরা হা – মীম সিজদাহ্              | ৬১৫         | কুসংসর্গের কারণ                          | १२१         |
| রস্পুলাহ্র সামনে কাফিরদের          |             | প্রকৃত বন্ধুত্ব তা–ই, যা আল্লাহ্র        |             |

### [বার]

| বিষয়                        | পৃষ্ঠা      | বিষয়                            | <b>पृ</b> ष्ठी |
|------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------|
| ভয়ান্তে হয়                 | 980         | সূরাআহকাফ                        | <b>ዓ৮</b>      |
| সূরা দুখান                   | 985         | রস্পুরাহ (সা)-র অদৃশ্য জ্ঞান     |                |
| স্রার ফ্যীনত                 | 989         | সম্পর্কিত আদব                    | 955            |
| আকাশ ও পৃথিবীর ক্রন্সন       | ዓ ৫ ኔ       | মাতার হক পিতা অপেক্ষা বেশি       | ৭১১            |
| ভূষার সম্প্রদায়ের ঘটনা      | ৭৬২         | গর্ভ ধারণের ও স্তন্যদানের সর্বোচ | ٠              |
| সূরা জাসিয়া                 | ৭৬৬         | সময়কালের ব্যাপারে               |                |
| পূর্ববর্তী উন্মতদের শরীয়তের |             | ফিকাহবিদদের মতভেদ                | 400            |
| বিধান আমাদের জন্য            | 99 <i>¢</i> | দুনিয়ার সৃখ-সামগ্রী ভোগ-বিলাস   |                |
| দহর তথা মহাকালকে মন্দ        |             | থেকে বেঁচে থাকার শিক্ষা          | <b>708</b>     |
| বলা ঠিক নয়                  | 920         | CHOT CHOP HITTA I I I I          |                |

# म्बा **आक्रा**त

মন্ত্ৰীয় ভাষতীৰ্ণ, ৪ ক্লক্, ৩৪ আয়াত

4.5

A 1881 (1881)

# يُنُ ⊙وَ إِذَا تُنتَلَى عَكَيْبِهِ الْمِتُنَا وَ لعن لَهُمُ وفيهاً وعَلَ اللهِ حَفَّا وَهُوَ الْعَن لُورُ

### পর্ম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আলাহুর নামে ওরু।

(১) আলিফ-লাম-মীম। (২) এওলো প্রজামর কিতাবের আরতে। (৩) হিদারত ও রহম্ত সংকর্মপরারপদের জন্য। (৪) যারা সালাত কায়েম করে, যাকাত দের এবং আখিরাত সম্পর্কে পৃচ্ বিশ্বাস ব্রাখে। এসব লোকই তাদের পর্যওয়ারদিশারের তর্ফ থেকে আগত হিদারতের উপর প্রতিতিঠত এবং এরাই সফলকাম। (৬) এক শ্রেণীর লোক আছে যারা মানুষকে আলাহর পথ থেকে গোমরাই করার উদ্দেশ্যে অবাভর কথ।বার্তা সংগ্রহ করে অন্ধভাবে এবং উহাকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে। এদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি। (৭) যখন ওদের সামনে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন ওরা দভের সাথে এমনভাবে মুখ ফিরিয়ে নেয়, যেন ওরা তা ওনতেই পায়নি অথবা যেন ওদের দু'কান বধির। সুতরাং ওদেরকে কণ্টদায়ক আযাবের সংবাদ দাও। (৮) যারা ঈমান আনে আর সংকাজ করে তাদের জন্য রয়েছে নিয়ামত ভরা জায়াভ। (১) সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আয়াহ্র ওয়াদা যথার্থ। তিনি পরাক্রমশালী ও প্রভাময়।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আলীফ-লাম-মীম (এর অর্থ আলাহ্ তা'আলাই জানেন। এ সূরায় অথবা কোরআনে উন্নিখিত)। এওলো এক প্রভাময় কিতাবের (অর্থাৎ কোরআনের) আয়াত যা সৎকর্মপরায়ণদের জন্য হিদায়ত ও রহ্মতের কারণ, যারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় একং পরকাল সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। (অতএব) তারাই (কোরআনের বিশ্বাস ও কর্মের বদৌলতে) তাদের পালনকর্তার তরক্ষ থেকে আগত সরল পথের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তারাই সফলকাম। (সুতরাং কোরআন এভাবে তাদের জন্য হিদায়ত ও রহমতের কারণ হয়ে গেছে, যার ফলে তারা সফলকাম হয়েছে। এ হচ্ছে কতক লোকের অবস্থা। পক্ষান্তরে) এক ত্রেণীর চোক আছে, যারা (কোরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে) এমন বিষয় ক্রয় করে (অর্থাৎ অবলম্বন করে,) যা (আল্লাহ্ থেকে) গাফিল করে দেয়, (অতএব প্রথমত ফ্রীড়া-কৌতুক অবলঘন করা, তৎসহ আলাহ্র আয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া স্বয়ং কুফর ও পথদ্রস্টতা, বিশেষত তা যদি এই উদ্দেশ্যে অবলম্বন করা হয়,) যাতে (এর মাধ্যমে জন্য-লোকদেরকেও)আর্মাহ্র পর্য (অর্থাৎ সত্য ধর্ম থেকে) অন্ধভাবে পথদ্রভট করে এবং (পথদ্রভট করার সাথে) এর (অর্থাৎ সত্য-ধর্মের) প্রতি ঠাট্টা-বিদুপ করে (যাতে মানুষের মন এর প্রতি বীতলক্ষ হয়ে যায় তবে তো এটা কুফরই কুফর এবং পথদ্রত্টতাই পথদ্রত্টতা)। এদের (অর্থাৎ এরূপ লোকদের) জন্য (পরকালে) রয়েছে অব্যাননাকর শান্তি, (যেমন তাদের বিপরীত লোকদের জন্য সফলতা রয়েছে বলে জানা গেছে। উপরোক্ত ব্যক্তি এভাবে মুখ ফিরিয়ে নেয় যে, ) যখন তার সামনে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন সে দন্তভরে (এমন আনমনা হয়ে) মুখ ফিরিয়ে নেয়, যেন সে ওনেইনি, তার কানে যেন ছিপি লাগানো আছে (অর্থাৎ সে যেন বধির)। সূতরাং তাকে এক যন্ত্রণা-দায়ক শান্তির সংবাদ গুনিয়ে দিন। (যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, এ হচ্ছে তার শান্তির বর্ণনা। অতপর যারা হিদায়তের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাদের প্রতিদান বণিত হচ্ছে। এ প্রতিদান প্রতিশ্রুত সফলতারও ব্যাখ্যা)। আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎ-কাজ করে, তাদের জন্য রয়েছে ভোগ-বিলাসের জান্নাত! সেথায় তারা চিরকাল থাকবে। এটা আলাহ্র সাচ্চা ওয়াদা। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজাময়। (স্তরাং পরাক্রমশালী

11.

হওরার কারণে ওরাদা ও শান্তিবাণী বাস্তবায়িত করতে পারেন এবং প্রভামর হওরার কারণে তা ওরাদা অনুষায়ী বাস্তবায়িত করবেন)।

### আনুষ্টিক ভাতব্য বিষয়

মক্সায় অবতীর্ণ এ আয়াতে বাকাতের বিধান উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে জানা ষায় যে, মূল যাকাতের আদেশ হিজরতের পূর্বে মক্সা মোয়ায্যমাতেই অবতীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। হিজরতের দিতীয় সনে যাকাতের বিধান কার্যকর হয় বলে যে খ্যাতি আছে, এর অর্থ এই যে, যাকাতের নিসাব নিধারণ, পরিমাণের বিবরণ এবং ইম্লামী রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তা আদায় করা ও ষথার্থ খাতে ব্যয় করার ব্যবস্থানা হিজরী দিতীয় সনে সম্পন্ন হয়েছে।

সূরা মুখাম্মিলের টি وَالْكُووَ وَالْكُووَالِلْكُووَالِلْكُووَالِلِوَالْكُووَ وَالْكُولِ وَالْكُووَالِلِهُ وَالْكُووَالِلْمُولِوَالِلْلِلْمُولِ وَالْلُولِ وَالْمُوالِوَالْمُوالِوَالْمُولِ وَالْلِلْمُ لِلْمُوا

शांकि प्रश्ने कि । कि प्रश्ने हिणापि । النَّاسِمَنَ يَبَشَعُرِي اللَّهُ وَ الْحَدِيثِ اللَّهُ وَ الْحَدِيثِ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللللَّهُ

আলোচ্য আয়াতটি একটি বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হয়েছে। মকার মৃশরিক ব্যবসায়ী নমর ইবনে হারেস বাণিজ্য ব্যপদেশে বিভিন্ন দেশে মফর করত। সে একবার পারস্য দেশ থেকে কিসরা প্রমুখ আজমী সম্রাটের ঐতিহাসিক কাহিনীর বই ক্রয় করে আনল এবং মক্লার মুশরিকদেরকে বলন, মুহাম্মদ তোমাদেরকে আদ, সামৃদ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের কিস্সা-কাহিনী শোনায়। আমি তোমাদেরকে ক্রন্তম, ইস্ফেলিয়ার প্রমুখ পারস্য সমাটের সেরা কাহিনী শুনাই। মক্লার মুশরিকরা অত্যন্ত আগ্রহেরে তার আনীত কাহিনী শুনতে থাকে। কারণ এশুলোতে শিক্ষা বলতে কিছু ছিল না, যা পালন করার শ্রম স্থীকার করতে হয়; বরং এশুলো ছিল চটকদার গল শুলু । এর ফলে অনেক মুশরিক, যারা এর আগে কোরআনের অলোকিকতা ও অনিতীয়তার কারণে একে শোনার আগ্রহ রাখত এবং গোপনে শুনতও, তারাও কোরত আন থেকে মুশ ক্রিক্স নওয়ার ছুঁতা পেয়ে গেল।——(রাহল মা'আনী)

### www.eelm.weebly.com

দুররে মনসূরে ইবনে আক্রাস (রা) থেকে বণিত আছে যে উলিখিত ব্যবসায়ী বিদেশ থেকে একটি গায়িকা বাঁদী ক্রয় করে এনে তাকে কোরআন ক্রবণ থেকে মানুষকে ক্রিরানোর কাজে নিয়োজিত করলো। কেউ কোরআন শ্রবণের ইচ্ছা করলে তাকে গান শোনাবার জন্য সে বাঁদীকে আদেশ করত ও বলত, মুহাম্মদ তোমাদেরকে কোরআন শুনিয়ে নামায় পড়া, রোয়া রাখা এবং ধর্মের জন্য প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার কথা বলে। এতে কটেই কটে। এস এ গানটি শোন এবং উল্লাস কর।

আলোচ্য আয়াতটি এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয়েছে, এতে কর্ম করার অর্থ আজমী সম্রাটগণের কিস্সা কাহিনী অথবা গায়িকা বাঁদী ক্রয় করা। শানে-নুমূলের প্রতি লক্ষ্য করলে আয়াতে শিক্ষিত আক্ষরিক অর্থে ব্যবহাত হয়েছে অর্থাৎ ক্রয় করা।

পরে বর্ণিত এক এর ব্যাপক অর্থের দিক দিয়ে বিশ্বতিরও এক কাজের পরিবর্তে অন্য কাজ অবলম্বন করা। ক্রীড়া-কৌতুকের উপকরণ ক্রয় করাও এতে দাখিল।

এবং প্রতি বাক্যটিতে শব্দের অর্থ কথা, কিসসা-কাহিনী এবং প্রতি শব্দের অর্থ কথা কথা, কিসসা-কাহিনী এবং প্রতি শব্দের অর্থ গাফিল হওয়া। যেসব বিষয় মানুষকে প্রয়োজনীয় কাজ থেকে গাফিল করে দেয়, সেগুলোকে প্রতি বলা হয়। মাঝে মাঝে এমন কাজকেও প্রতি বলা হয়, যার কোন উল্লেখযোগ্য উপকারিতা নেই, কেবল সময় ক্ষেপণ অথবা মনোরজনের জন্য করা হয়।

আলোচ্য আয়াতে الْكُو الْكِ তক্ষসীরবিদ্যাদের উল্লি বিভিন্ন রাগ। হয়রত ইবনে মাসউদ, ইবনে আকাস ও জাবের (রা)-এর এক রেওয়ায়েতে এর তক্ষসীর করা হয়েছে গানবাদ্য করা। —( হাকেম, বিশ্বহাকী)

অধিকাংশ সাহাবী, তাবেয়ী ও তক্ষসীরবিদের মতে গান, বাদ্যযন্ত ও অনর্থক কিস্সা কাহিনীসহ যেসব বস্ত মানুষকে আল্লাহর ইবাদত ও সমরণ থেকে গাফিল করে সেগুলো সবই بالحد يث বুখারী ও বায়হাকী স্ব-স্থ কিতাবে

अत अ जकतीतरे जनमान काताइन। जाता वातमाः وَالْغَنَا عَمْ الْغَنَا عَمْ الْغَنَا عَمْ الْغَنَا عَمْ الْغَنَا عَمْ

বলে গান ও তদনুরাপ অন্যান্য বিষয় বোঝানো হয়েছে (যা আলাহ্র ইবাদত থেকে গাফেল করে দেয়)। বায়হাকীতে আছে: १४ করার অর্থ গায়ক পুরুষ অথবা গায়িকা নারী ক্রয় করা কিংবা তদনুরাপ এমন অনর্থক বস্তু ক্রয় করা যা মানুষকে আলাহ্র সমরণ থেকে গাফেল করে দেয়, ইবনে ভারীরও এই ব্যাপক অর্থ অবল্লমন করেছেন। (রাহল-মা'আনী) তিরমিয়ীর এক রেওয়ায়েত থেকেও এরাপ ব্যাপক অর্থ প্রমাণিত হয়। এতে রস্লুলাহ্ (সা) বলেন, পায়িকা বাঁদীদের ব্যবসা করো না। অতপর তিনি বলেন, এ ধরনের ব্যবসা সম্পর্কেই

ক্রীড়া-ফ্রোতুক ও তার সাজ-সরজামাদি সম্পর্কে শরীয়তের বিধান ঃ প্রথম লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কোরআন পাক কেবল নিন্দার ছলেই ক্রীড়া ও খেলাধুলার উল্লেখ করেছে। এই নিন্দার সর্বনিন্দন পর্যায় হচ্ছে মাকরাহ হওয়া। (রাহল মা'আনী, কাশশাক্ষ) আলোচা আয়াতটি ক্রীড়া-ক্রোতুকের নিন্দায় সুম্পত্ট ও প্রকাশ্য।

সুস্তাদরাক হাকেমে বণিত হযরত আবু হরায়রার রেওয়ায়েতে রস্লুলাহ্ (সা) বলেন ঃ

كل شي من لهو الدنها باطل الاثلاثلة انتفالك بغوسك

অর্থাৎ পাথিব সকল খেলাধুলা বাতিল। কিন্তু তিনটি বাতিল নয়। (১) তীর্ধনুক নিয়ে খেলা, (২) অশ্বকে প্রশিক্ষণ দানের খেলা এবং (৩) নিজের স্ত্রীর সাথে হাসারস্ত্রের খেলা। এ তিন প্রকার খেলা বৈধ।

এ হাদীসে প্রত্যেক খেলাকে বাতিল সাব্যন্ত করে যে তিনটি বিষয়ের ব্যতিক্রম বর্ণনা করা হয়েছে, সেওলো প্রকৃতপক্ষে খেলার অবর্ভু কই নয়। কেননা, খেলা এজন কাজকৈ বলা হয়, যাতে কোন উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় ও পাধিব উপকারিতা নেই। উপন্রোক্ত তিনটি বিষয়ই উপকারী কাজ। এওলোর সাথে অনেক ধর্মীয় ও পাধিব উপ্রেলিক তিনটি বিষয়ই উপকারী কাজ। এওলোর সাথে অনেক ধর্মীয় ও পাধিব উপ্রেলিক জিড়াকে জিড়াকে আছে। তীর নিক্ষেপ ও অপ্রকে প্রশিক্ষণ দেওয়া তো জিহাদের প্রস্তৃতি প্রকলের অবস্কৃতি এবং শ্রীয় সাথে অসম্ভান প্রজনন ও বংশবৃদ্ধির লক্ষ্যকে পূর্ণতা দান করে। এওলোকে কেবল দৃশ্যত ও বাহ্যিক দিক দিয়ে খেলা বলে দেওয়া হয়েছে। কর্মীয় প্রকলিক প্রকলিক প্রকলি বিষয় ছাড়া করেও অনেক জাজে আছে, যেওলোর সাথে ধ্রীয় ও প্রতিক উপকারিতা সম্পৃত্য রয়েছে এবং কেবল দৃশ্যত সেওলোকে খেলা মনে কর্ম/হয়। অন্যান্য হানীসেংসঙ্গোকেও

বৈধ বরং কতককে উত্তম কাজ সাবাস্ত করা হয়েছে। পরে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

সারকথা এই যে, যেসব কাজ প্রকৃতপক্ষে খেলা অর্থাৎ যাতে কোন ধর্মীয় ও পাথিব উপকারিতা নেই, সেওলো সব অবশাই নিন্দনীয় ও মাকরহ। তবে কতক একেবারে কুফর পর্যন্ত পৌছে যায়, কতক প্রকাশ্য হারাম এবং কতক কমপক্ষে মাকরহ তানষিহী অর্থাৎ অনুভম। যেসব কাজ প্রকৃতই খেলা, তার কোনটিই এ বিধানের বাইরে নয়। হাদীসে যেসব খেলাকে ব্যতিক্রমভুক্ত প্রকাশ করা হয়েছে, সেগুলো আসলে খেলার অন্তভু ক্তই নয়। আবু দাউদ, তিরমিষী, নাসায়ী ওইবনে মাজায় বিশিত হয়রত ওকবা ইবনে আমেরের হাদীসে একথা পরিষ্কার বাক্তও করা হয়েছে। হাদীসের ভাষা এরাপঃ

ليس من اللهوثلاث تا ديب الرجل نرسة وملامية اهلة ورمية بقوسة ونبلة ـ

এ হাদীস পরিকার করে দিয়েছে যে, ব্যতিক্রমভূক্ত তিনটি বিষয় প্রকৃতপক্ষে খেলাই নয় এবং যা প্রকৃতপক্ষে খেলা, তা বাতির ও নিন্দনীয়। অতপর খেলার নিন্দনীয় হওয়ার বিভিন্ন স্তর রয়েছেঃ

- হয়, তা কুফর, যেমন আলোচ্য হওয়া বলিত হয়েছে এবং এর শান্তি অবমাননাকর আমাতে এর কুফর ও পথদ্রভটতা হওয়া বলিত হয়েছে এবং এর শান্তি অবমাননাকর আমাব উল্লেখ করা হয়েছে, যা কাফিরদের শান্তি। কারণ, আয়াতটি নয়র ইবনে হারেসের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। সে এই খেলাকে ইসলামের বিক্লছে মানুষকে পথদ্রভট করার কাজে বাবহার করেছিল। তাই এখেলা হারাম তো বটেই, কুফর পর্যন্ত গৌছে গেছে।
- (২) যে খেলা মানুষকে ইসলামী বিশ্বাস থেকে সরিয়ে মেয় না; কিন্ত কোন হারাম কাজে ও গোনাহে লিম্ত করে দেয়, এরাপ খেলা কুফর নয়; কিন্ত হারাম ও কঠোর গোনাহ যেমন জুয়ার ভিত্তিতে হারজিতের সকল প্রকার খেলা অথবা যে খেলা নামায়, রোষা ইত্যাদি ফর্য কর্মে অন্তরায় হয়।

ভাষীল ও বাজে নভেল, ভাষীল কবিতা এবং বাতিল পছীদের পুভক সাঠ করাও নাজায়েষ ঃ বর্তমান যুগে অধিকাংশ যুবক অলীল নভেল, সেশাসার অপরাধীদের কাহিনী অধাবা অলীল কবিতা পাঠে অভ্যন্ত। এসব বিষয় উপরোক্ত হারাম খেলার অন্তর্ভুক্ত। অনুরপভাবে পথন্তট বাতিল পছীদের চিত্তাধারা অধ্যয়ন করাও সর্ব সাধারণের জন্য পথন্তটভার কারণ বিধায় নাজায়েয়। তবে পভীর ভানের অধিকারী আলিমগণ জঙ্মাব দানের উদ্দেশ্যে এভলো পাঠ করলে তাতে আগতি নেই।

(৩) যে সব খেলার কুকর নেই কোন প্রকার গোনাহ্ নেই, সেগুলো মাকরছ। কারণ, এতে অনর্থক কাজে আপন শক্তি ও সময় বিনণ্ট করা হয়।

খেলার সাজ-সর্কাষ ক্রম-বিক্রয়ের বিধান ঃ উপরোজ বিবরণ থেকে খেলার সাজসর্কাম ক্রয়-বিক্রয়ের বিধানও জানা গেছে যে, যেসব সাজসর্কাম ক্রয়র অথবা থারাম খেলায় ব্যবহাত হয় সেগুলো ক্রয়-বিক্রয় করাও হারাম এবং যেগুলো মাকরাহ খেলায় ব্যবহাত হয়, সেগুলোর ব্যবসা করাও মাকরাহ। পক্ষান্তরে যেসব সাজসর্কাম বৈধ ও ব্যতিক্রমভুজ খেলায় ব্যবহার করা হয়, সেগুলোর ব্যবসাও বৈধ এবং যেগুলো বৈধ ও অবৈধ উভয় প্রকার খেলায় ব্যবহার করা হয়, সেগুলোর ব্যবসাও বৈধ ।

জনুমোদিত ও বৈধ খেলাঃ পূর্বে বিস্তারিত বণিত হয়েছে যে, যে খেলায় কোন ধর্মীয় ও পাখিব উপকারিতা নেই, সেই খেলাই নিন্দনীয় ও নিষিদ্ধ। যে খেলা শারীরিক ব্যায়াম তথা স্বাস্থ্য রক্ষায় জন্য অথবা জন্য কোন ধর্মীয় ও পাখিব উপকারিতা লাভের জন্য অথবা কমপক্ষে মানসিক জবসাদ দূর করার জন্য খেলা হয়, সেই খেলা শরীয়ত জনুমোদন করে যদি তাতে বাড়াবাড়ি না করা হয় এবং এতে ব্যস্ত থাকার কারণে প্রয়োজনীয় কাজকর্ম বিশ্বিত না হয়। আর ধর্মীয় প্রয়োজনের নিয়তে খেলা হলে তাতে সওয়াবও আছে।

সহীহ্ মুসলিম ও মনসদে আহমদে হযরত সালমা ইবনে আকওরা বর্ণনা করেন, জনৈক আনসারী দৌড়ে অত্যন্ত পারদশী ছিলেন। প্রতিযোগিতায় কেউ তাকে হারাতে পারত না। তিনি একদিন ঘোষণা করলেন কেউ আমার সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে প্রস্তুত আছে কি ? আমি রস্লুলাহ্ (সা)-র কাছে অনুমতি চাইলে তিনি অনুমতি দিলেন। অতপর প্রতিযোগিতায় আমি জয়ী হয়ে গেলাম। এ থেকে জানা গেল যে, দৌড় অনুশীলন করাও বৈধ।

খ্যাতনামা কুস্তিগীর রোকানা একবার রসূল্লাহ্ (সা)-র সাথে কুস্তিতে অবতীর্ণ হলে তিনি তাকে ধরাশায়ী করে দেন।——(আবু দাউদ)

অাবিসিনিয়ার কতিপয় যুবক মদীনা তাইয়োবায় সামরিক কলাকৌশল অনুশীলন-করে বর্ণা ইত্যাদি নিয়ে খেলায় প্ররন্ধ ছিল। রস্লুয়াহ্ (সা) হযরত আয়েশা (রা)-কে নিজের পশ্চাতে দাঁড় করিয়ে তাদের খেলা উপভোগ করাছিলেন। তিনি তাদেরকে বলেছিলেন ঃ

কতক রেওয়ায়েতে আরও আছে : نائى اكر لا ان يرى نى د ينكم غلظة আর্থাৎ তামাদের ধর্মে গুক্কতা ও কঠোরতা পরিলক্ষিত হোক—এটা আমি পছন্দ করি না।

অনুরাপভাবে কতক সাহাবায়ে কিরাম সম্পর্কে বণিত আছে যে, যখন তাঁরা কোরজান ও হাদীস সম্পর্কিত কাজে ব্যস্ততার কলে অবসন হয়ে পড়তেন, তখন অবসাদ দূর করার জন্য মাঝে মাঝে আরবের প্রচলিত কবিতা ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলী ভারা মনোরজন করতেন।

এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে : فَا الْقَلُوبُ سَاعِمٌ فَالْمَا عَلَيْهِ الْقَلُوبُ سَاعِمٌ অর্থাৎ তোমরা মাঝে মাঝে অন্তরকে বিল্লাম ও আরাম দেবে।—(আবু দাউদ) এ থেকে অন্তর ও মন্তিক্ষের বিনোদন এবং এর জন্ম কিছু সময় বের করার বৈধতা প্রমাণিত হল।

এসৰ বিষয়ের শর্ত এই যে, এসব খেলার অন্তর্নিহিত বিওদ্ধ লক্ষ্য অন্তর্নের নিয়তেই খেলার প্রবৃত্ত হতে হবে। খেলার জন্য খেলা উদ্দেশ্য না হওঁরা চাই, প্রয়োজনের সীমা অতিক্রম না করা এবং বাড়াবাড়ি না করা চাই। এসব খেলা বৈধ হওঁরার কারণ সূর্বেই বণিত হয়েছে যে, সীমার ভিতর থাকলে এওলো স্থা তথা নিষিদ্ধ ক্রীড়া-কৌতুকের মধ্যে দাখিল নয়।

কতক খেলা, যেওলো পরিছার নিষিদ্ধ ঃ এমনও কতক খেলা রয়েছে যেওলো রসূনুরাহ্ (সা) বিশেষভাবে নিষিদ্ধ করেছেন, যদিও সেওলোতে কিছু কিছু উপ-কারিতা আছে বলেও উল্লেখ করা হয়। যেমন দাবা, চওসর ইত্যাদি। এওলোর সাথে হারজিত ও টাকা-পরসার জেন-দেন জড়িত থাকলে এওলো জুয়া ও অকাট্য হারাম। জনাথায় কেবল চিভ গিনোদনের উদ্দেশ্যে খেলা হলেও হালীসে একরা খেলা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সহীহ মুসলিমে বণিত হযরত বুরায়দা (রা)-র রেওয়ায়েতে রসূনুরাহ্ (স) বলেন, যে ব্যক্তি চওসর খেলায় প্ররত হয়, সে যেন তার হাতকে শূক্রেয় রক্তে রজিত করে। অনুরাপভাবে এক হাদীসে দাবা খেলোয়াড়ের প্রতি অভিশাপ বণিত হয়েছে।——(নসবুররায়াহ)

এমনিভাবে কুবুতর নিয়ে খেলা করাকে রস্লুলাহ্ (স) প্রাবেধ সাব্যস্ত করেছেন। (আবু দাউদ, কান্য) এই নিষেধাভার বাহ্যিক কারণ এই যে, সাধারণভাবে এ সব খেলায় মল্ল হলে মানুষ জক্ষরী কাজকর্ম এমনকি নামায, রোযা ও অন্যান্য ইবাদত খেকেও অস্থিমান হয়ে যার।

গান ও বাদ্যযন্ত সম্পকিত বিধান ঃ কয়েকজন সাহাবী উদ্ধিখিত আয়াতে এই ক্রেডিন গান-বাজনা করা। অন্য সাহাষীগণ ব্যাপক তফসীর করে বলেছেন যে, আয়াতে এমন প্রত্যেক খেলা বোঝানো হয়েছে, যা মানুষকে আছাত্ব থেকে গাফেল করে দেয়। তাঁদের মতেও গান-বাজনা এতে দাখিল আছে।

কোরআন পাকের وَنَ الْزُورُ আয়াতে ইমাম আবু হানীকা: মুজাহিদ

মুহাম্মদ ইবনুর হানাফিয়া প্রমুখ আলিম ) ) গব্দের তঞ্চসীর করেছেন সান-বাজনা।

আবু দাউদ, ইবনে মাজা ও ইবনে-হিব্যান বণিত হযরত আবু মালেক আশ্-আরীর রেওয়ায়েতে রসূলুলাহ্ (সা) বলেন ঃ

ليشرين ناس سن امتى الخمر ويسبونها بغير اسمها يعزف على رو وسهم بالمعازف والمغليات يخسف الله بهم الارض ويجعل الله منهم القردة والخنازير

আমার উম্মতের কিছু লোক মদের নাম পাণ্টিয়ে তা পান করবে। তাদের সামনে গায়িকারা বিভিন্ন থাদায়ত সহকারে গান করবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ডু-গর্ভে বিলীন করে দেবেন এবং কতকের আ্রুতি বিরুত করে বানর ও শূকরে পরিণ্ড করে দেবেন।

হ্যরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর রেওয়ায়েতে রস্লুরাহ্ (স) বলেন, আরাহ তা'আলা মদ, ভুয়া, তবলা ও সারেসী হারাম করেছেন। তিনি আরও বলেন, নেশ-গ্রন্থ করে—এমন প্রত্যেক বস্তু হারাম। —(আহমদ, আবু দাউদ)

روى عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا النخف الفى دولا والامانة مغنما والزكوة مغرما وتعلم لغير الدين واطاع الرجل امر أله وعن الملا واد فى مديقه واقصى ابالا وظهرت الاموات فى المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم ارذلهم واكسرم الرجل متخافة شرة وظهرت القبان والمعازف وشربت التحدور ولعن اخر هذة الامقاولها فليرتقبوا والمعازف ويتجا حمراء وزلى لهمة وخسفا ومسخا وقدفا وايات تنبايع كنظام بال قطع سلكة فتنايع بعضا وعضة بعضا

হযরত আবু হরয়িরা (রা) থেকে বণিত আছে, রস্লুরাহ্ (সা) বলেন, যখন জিহাদল ধ সম্পদকে ব্যক্তিগত সম্পদে পরিণত করা হবে, যখন গছিত বলকে লুটের মাল গণ্য করা হবে, যাকাতকে জরিমানার মত কঠিন মনে করা হবে, যখন পাথিব সম্পদ লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মীয় ভান শিক্ষা করা হবে, যখন মানুষ স্ত্রীর আনু- গতা ও মাতার অবাধ্যতা ওক্ল করবে, যখন বন্ধুকে নিকটে টেনে নেবে ও পিতাকে দূরে সরিয়ে রাখবে, যখন মসজিদসমূহে হটুগোল হবে, যখন পাপাচারী কুকমী ব্যক্তি

গোরের নেতা হবে, যখন নীচতম ব্যক্তি তার সম্প্রদায়ের প্রধান হবে, যখন দুষ্ট লোকদের সম্মান করা হবে তাদের জনিল্টের তয়ে, যখন গায়িকা নারী ও বাদ্যয়ন্তের
ব্যাপক প্রচলন হবে, যখন মদ্যপান ভরু হবে, যখন মুসলিম সম্প্রদায়ের পরবর্তী লোকগণ পূর্বনার্তগণকে অভিসম্পাত করবে, তখন তোমরা প্রতীক্ষা কর একটি লালবর্ণমুজ
বায়ুর, ভূমিকম্পের, ভূমি ধসের, আকার-আকৃতি বিকৃত হয়ে যাওয়ার এবং কিয়ামতের
এমন নিদর্শনসমূহের, যেওলো একের পর এক প্রকাশমান হতে থাককে, যেমন কোন
মালার সূতা ছি ড়ে গেলে দানাওলো একের পর এক খসে পড়তে থাকে।

বিশেষ ভাতব্য ঃ এ হাদীসের শব্দগুলো বারবার পড়ুন এবং দেখুন, এ যেন বর্তমান জগতের পরিপূর্ণ চিদ্র। যেসব গোনাহ্ বর্তমান যুগে মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করছে, চৌদ্দশ বছর পূর্বেই রস্লুলাহ্ (সা) তার সংবাদ দিয়ে গেছেন। এ ধরনের পরিছিতি সম্পর্কে খবরদার থাকার জন্য এবং পাপকর্ম থেকে নিজে বাঁচার ও অপরকে বাঁচানোর সমন্ত্র প্রয়াস অব্যাহত রাখার জন্য তিনি মুসলমানদেরকে সাবধান করে দিয়েছেন।

অন্যথায় যখন এসব পাপ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়বে, তখন এ ধরনের পাপী-দের উপর আসমানী আযাব নাযিল হবে এবং কিয়ামতের সর্বশেষ লক্ষণ প্রকাশ পেয়ে যাবে। মেয়েদের নৃত্যগীত এবং সঙ্গীত ও বাদ্যযক্তসমূহ যথা ঃ তবলা, সারিন্দা ইত্যাদিও এ পাপসমূহের অন্তর্ভুক্ত। এখানে এ হাদীসটি এই প্রেক্ষাপটেই নকল করা হয়েছে।

এতন্তির বহু প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য হাদীস রয়েছে যাতে গানবাদ্য হারাম ও নাজায়েষ বলা হয়েছে, এ ব্যাপারে বিশেষ সতর্কবাণী রয়েছে এবং কঠিন শান্তির ঘোষণা রয়েছে।

বাদ্যবন্ধ ব্যতীত সুললিত কঠে উপকারী তথ্যপূর্ণ কবিতা পাঠ নিষিদ্ধ নয় ঃ অপর পক্ষে কতক রেওয়ারেত থেকে গান বৈধ বলেও জানা যায়। এ দুয়ের সামজস্য বিধান এই যে, তবলা, সারিন্দা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রযুক্ত নারীকঠ নিঃস্ত গান হারাম। যেমন উপরোক্ত কোরআনী আয়াত ও হাদীসসমূহ দারা প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু কেবল সুললিত কঠে যদি কোন কবিতা পাঠ করা হয় এবং পাঠক কোন নারী বা কিশোর না হয়, সাথে সাথে কবিতার বিষয়বন্ত আলীল বা অন্য কোন পাপ-পঞ্জিলতান্যুক্ত না হয়, তবে জায়েয়।

কোন কোন সৃফী সাধক গান ওনেছেন বলে যে কথা প্রচলিত আছে তা এ ধরনের বৈধ গানেরই অন্তর্ভুক্ত, কেননা তাঁদের শরীয়তের অনুসরণ ও রসূল (সা)- এর অনুগমন দিবালোকের ন্যায় সুনিশ্চিত ও সুস্পত্ট। তাঁদের সম্পর্কে এরাপ পাপে জড়িয়ে পড়ার ধারণাও করা যেতে পারে না। অনুসন্ধানী সৃফীগণ নিজেরাই ব্যাপার্টা পরিছার করে দিয়েছেন।



# اَنْ تَمِنْيَدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ﴿ وَانْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَا نَا تَبَيْدُ وَكُنْ فَا نَا فَاللَّا مِنَ السَّمَاءِ مَا فَا عَلَىٰ اللَّهُ فَا فَا اللَّهُ وَا فَا اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُولُولُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُولِ الللْمُولُولُولُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ

(১০) তিনি খুঁটি ব্যতীত জাকাশমন্ত্রনী সৃষ্টি করেছেন; ভোষরা তা দেখছ। তিনি পৃথিবীতে স্থাপন করেছেন পর্বতমালা, যাতে পৃথিবী তোমাদেরকে নিয়ে চলে না পড়ে এবং এতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সর্বপ্রকার জন্ত । জামি জাকাশ থেকে পানি বর্ষপ করেছি, অতপর তাতে উম্পত করেছি সর্বপ্রকার কল্যাপকর উভিদ্যাজি। (১১) এটা জালাহর সৃষ্টি। অতপর তিনি ব্যতীত জন্যেরা যা সৃষ্টি করেছে, তা আমাকে দেখাও। বরং জালিমরা সুম্পুষ্ট পথায়ুট্টতার পতিত জাছে।

#### তৃষ্ণসীরের সার-সংক্রেপ

আল্লাহ্ পাক আসমানসমূহকে স্তম্ভ ব্যতীতই সৃষ্টি করেছেন যা তোমরা স্বচক্ষে দেখতে পাক্ছ। এবং ভূ-পৃঠে সুবিশাল পর্বতসমূহ স্থাপন করে রেখেছেন, যেন পৃথিবী তোমাদের নিয়ে আন্দোলিত না হয়—কোন দিকে ঝুঁকে না পড়ে। এবং ভূ-পৃঠের উপর সর্বন্ধ সকল প্রকারের জীবজন্ত সম্পুসারিত করে রেখেছেন। এবং আমি আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছি, অতপর ভূ-পৃঠে সকল প্রকারের উত্তম উদ্ভিদ ও তরুলতা উদ্গত করেছি। (এবং যারা আমার অংশী স্থির করে তাদেরকে বলুন) এওলো তো আল্লাহ্র সৃষ্ট বন্ধ (এখন যদি তোমরা অন্যদেরকে আল্লাহ্ পাকের অংশীদার স্থির করে থাক) তবে তিনি ডিম্ব (তোমাদের স্থিরীকৃত অন্যান্য মাবুদ) যে সম্ব বন্ধ সৃষ্টি করেছে সেওলো আমাকে প্রদর্শন কর [যাতে করে তাদের আল্লাহ্ বলে আন্যায়িত হওয়ার হোগাতা প্রমাণিত হয়। এ প্রমাণের পরিপ্রেক্ষিতে এ সব লোকের সঠিক পথ (হিদায়ত) পেয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু তারা সে হিদায়ত গ্রহণ করলো না। বরং এসব অন্যাহারী রীতিমত স্পষ্ট পথপ্রকট্টায় পড়ে আছে।

জানুষ্টিক ভাতৰা বিষয়

बर बकर विवास शूर्व खालािछ जुनास

तारमञ्ज अध्यमितिक खेक खाञ्चाण तरसाह : - अंहें पुर्वे प्राप्तिक खेक खाञ्चाण तरसाह : - अंहें पुर्वे पुर्वे प्राप्तिक खेक खाञ्चाण तरसाह : - अंहें पुर्वे पुर्व

বাকরণ্যত শব্দ প্রকরণ অনুযায়ী এ বাকোর দু'টি অর্থ হতে পারে :

(রশেষণ) রাগে পরিগণিত করে এর

) কিওঁ (সর্বনাম)-কে তিওঁ-এর প্রতি ধাবিত করা—তখন অর্থ হবে—আল্লাহ

তা'আলা আকাশসমূহকে স্বস্তবিহীনভাবে সৃষ্টি করেছেন, যা তোমরা দেখতে পাচ্ছ।

অর্থাৎ স্তম্ভ থাকলে তোমরা তা অবলোকন করতে। যখন স্তম্ভ দৃষ্টিগোচর হচ্ছে

না তখন বোলা গেল যে, বিশাল ছাদরাপ এ আকাশ স্তম্ভবিহীনভাবে তৈরী করা

হয়েছে। এ তফ্সীর হয়রত হাসান এবং কাতাদাহ (র) কৃত। (ইবনে কাসীর)

(২) তিওঁ-এর দিকে ধাবিত। এবং এটা

একটা বতর বাক্য বলে পরিগণিত হবে।—অর্থ হবে যে, তোমরা আকাশসমূহ দেখতে

পাছ, মহান আলাহ সেওলোকে স্তম্ভবিহানভাবে সুন্টি করেছেন।
প্রথম বাক্য প্রকরণের পরিপ্রেক্ষিতে এক অর্থ এরপেও হতে পারে সে, আকাশ
সম্ভসমূহের উপর সংস্থাপিত—সেওলো তোমরা দেখতে সক্ষম নও—সেওলো অদৃশ্য
বস্ত। এটা হযরত ইবনে আকাস, ইকরামাহ ও মৃজাহিদ কৃত তফসীর। (ইবনেকাসীর)

স্ববিশ্বায় এই আয়াতে মহান আল্লাহ্ পাক এই বিশ্বীপ ও প্রশন্ত আকাশকে কোন ভঙবিহীনভাবে সুবিশাল ছাদরাপে সৃষ্টি করাকে তাঁর অনন্য ক্ষমতা ও সৃষ্টি-কৌশনের উজ্জ্বল নিদর্শন বলৈ বর্ণনা করেছেন।

একটি প্রস্ন ও তার উত্তর : এখানে প্রস্ন হতে পারে যে, জ্যোতিবিজানীগণ বরেন এবং সাধারণভাবে প্রচলিত যে, আকাশ একটি গোলাকার বন্ত এবং এরূপ গোলাকার বন্ততে সাধারণত কোন স্বস্ত থাকে না। তা হলে আকাশের স্বস্কু না থাকার কি বিশেষত্ব আছে ?

শ্রর উত্তর এরাপ হতে পারে যে, কোর্ম্বানে করীম যেরাপজাবে অধিকাংশ আর্মানার পৃথিবীকে বিছানা বলে আখ্যায়িত করেছে—যা বাহ্যত গোলাকার হওয়ার পরিপন্থী। কিন্ত এর দিশারত ও সুবিন্তীর্ণতার দরুন সাধারণ দৃশ্টিতে তা সমতল বলে প্রতীয়মান হয়। এই সাধারণ ধারণার উপর ভিন্তি করেই কোর্ম্বানে করীম একে বিছানা বলে আখ্যায়িত করেছে। অনুরাপভাবে আকাশ একটি ছাদের মত পরিদৃশ্ট হয়—যা নির্মাণের জন্য সাধারণত স্তন্তের প্রয়োজন ত সাধারণভাবে প্রচল্লিত এরাপ ধারণা অনুযায়ীই আকাশকে স্তন্তবিহীন বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এবং প্রকৃত প্রভাবে তার নির্মুশ ক্ষমতা—কুদরতে কামেলা প্রকাশ ও প্রমাণের জন্য এই সুবিশাল গোলকের সৃশ্টিই যথেশ্ট। ইবনে-কাসীর এবং কিছুসংখ্যক তফসীরকারের গবেষণা নিঃস্ত সিদ্ধান্ত এই কে কোর্ম্বান ছাদীস অনুসারে আকাশ ও পৃথিবী সম্পূর্ণ সোলাকার হওয়ার প্রমাণ মেলে না। বরং কোর্ম্বানের কতক আয়াত ও হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী উহা ভ্রম্বাকৃতি বলে জানা যায়। তাদের হজ্বা এই যে, এক সহীহ হাদীসে সূর্য

আরশের পাদদেশে পৌছে সিজদা করে বলে যে বর্ণনা রয়েছে আকাশ পূর্ণ গোলাকার না হলে পরই তা হওয়া সক্তব। কেননা কেবল এ অবহাতেই এর উর্ধা ও নিম্নদিক নির্ধারিত হতে পারে।—পরিপূর্ণ গোলকের কোন দিককে উপর বা নিচ বলা চলে না।

وَلَقُلُ التَّنِينَا لَقَدْنَ الْحِكْمَةَ أَنِ الشَّكِذُ يِنْهِ وَمَن يَنْكُرُ فَإِنَّمَا لِنَفْسِهِ ، وَمَنْ كَفَرُفَانَ اللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيْكًا ﴿ وَلَاذُ قَالَ وَهُو يَعِظُهُ لِلنَّىٰ لَا تُشْرِكُ بِاللَّهِ ۚ إِنَّ الِثَّرُكَ لَظُلُّمُ يُحُرُّو وَصَيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۚ مُحَلَّنَهُ أُمُّهُ وَهُمَّا عَلَا وَهُن لَهُ فِي عَامَيْنَ إِنَّ اشْكُرُ لِي وَلِوَالِدُيْكَ " إِنَّ الْمُصِيدُ ﴿ وَإِنَّ لَا عُلَا أَنْ تُنْثِرِكَ فِي مَا لَئِسَ لَهِ حِنْهُمَّا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ﴿ وَاتِّبْعُ سَبِيلَ مَنْ إِنَابِ إِلْحَاءُ ثُمُّ عَبَيْةٍ مِّنْ خُرْدَلِ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ م الصَّالُولَةُ وَأَمُرُ بِالْمُعُرُونِ وَاثْهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرُ لَا مِيَّا لَصَالُكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَنْهِمِ الْأُمُورِ ۞ وَلَا تُصَعِّرُ خَيَّاكِ عَنْتُأْلِ قَخُوْرَةً وَاقْصِدْ فِي مُشَيِكَ وَاغْضُصْ مِنْ صَوْتِكَ وَإِنَّ نَكُرُ الْأَصُواتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِينَ

(১২) আমি লোক্মানকে প্রকাদান করেছি এই মর্মে বে, আলাহ্র প্রতি কৃতক্ত হও। যে কৃতক্ত হয়, সে তো কেবল নিজ কল্যাণের জন্যই কৃতক্ত হয়। আরু যে অকৃতভ হয়, আলাহ্ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত। (১৩) যখন লোকমান উপদেশছলে তার পুরকে বললঃ হে বৎস, আরাহ্র সাথে শরীক করো না। নিশ্চয় আলাহ্র সাথে শরীক করা মহা জন্যায়। (১৪) আর আমি মানুষকে তার পিতামাতার সাথে সম্বাবহারের জোর নির্দেশ দিয়েছি। তার মাতা তাকে কল্টের পর কণ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে। তরি দুধ ছাড়ানো দু'বছরে হয় । নির্দেশ দিয়েছি যে, আমার প্রতি ও তোমার পিতামাতার প্রতি কৃতক্ত হও। অবশেষে আমারই নিক্ট ফিরে আসতে হবে। (১৫) পিতামাতা বদি তোমাকে ভামার সাথে এমন বিষয়কে শরীক স্থির করতে পীড়াপীড়ি করে, ঘার ভান তোমার নেই, তবে তুমি তাদের কথা মানবে না এবং দুনিয়াতে তাদের সাথে সভাবে সহ-অবহান করবে। যে আমার অভিমুখী হয়, তার পথ অনুসরণ করবে। অতপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই দিকে এবং তোমরা ্রা করতে, আমি সে বিয়য়ে তোমাদেরকে জাত করবো। (১৬) হে বৎস! কোন বস্তু যদি সরিয়ার দানা পরিমাণও হয় অতৃপর তা যদি থাকে প্রস্তর গর্ভে অথবা আকাশে অথবা ভূ-গর্ভে তবে আলাহ্ তাও উপস্থিত করবেন । নিশ্চয় আলাহ্ গোপন ভেদ জানেন, সবকিছুর খবর রাখেন । (১৭) াহে বংস! নামাষ কায়েম কর, সংকাজে আদেশ দাও, মন্দকাজে নিষেধ কুরু এবং বিপদাপদে সবর কর। নিশ্চয় এটা সাহসিকতার কাজ। (১৮) অহংকার বলৈ ভূমি মানুষকে অবক্তা করো না এবং পৃথিবীতে গর্ভভরে পদচারণ করো না। নিশ্চয় ভালাহ্ কোন দাভিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না। (১৯) পদচারণায় মধ্যবর্ডিতার অবলঘন কর এবং কছবর নীচু কর। নিঃসন্দেহে গাধার বরুই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ 🚅

এবং আমি হযরত লোকমানকে প্রভা (যার প্রকৃত অর্থ কর্মসহ ভান) প্রদান করেছি। (এবং সাথে সাথে এ নির্দেশও প্রদান করেছি) যে (সাধারণভাবে যাকটীয় অনুগ্রহ এবং বিশেষভাবে প্রভারাগ প্রেচ্চ অনুগ্রহের জন্য) মহান আলাহ্র প্রতি কৃতভাতা প্রকাশ করেছে থাক। এবং যে ব্যক্তি কৃতভাতা প্রকাশ করেছে তার নিজ্ञ লাভের উদ্দেশ্যে করে (অর্থাৎ এর দরুন তার নির্মায়ত ও সম্পদে বৃদ্ধি লাভ মূলত তারই উপকার। যেমন আলাহ্ পাক ফরমানঃ করিয়ায়ত ও সম্পদে বৃদ্ধি লাভ মূলত বারই উপকার। যেমন আলাহ্ পাক ফরমানঃ করিয়া তানিয়ান্মতের গুকরিয়া আদায় করলে ভান বৃদ্ধি পায় এবং আমলের তওফীক বৃদ্ধি লাভ করে। আর পরকালের বিপুল সওয়াবের অধিকারী হবে। ইহকালে পরকালের অগ্রন্গতি অর্থাৎ সওয়াব বৃদ্ধি লাভ তো একেবারে সুনিশ্চিত। আবার কখনো কখনো কৃতভাতা প্রকাশের ফলে পাথিব সম্পদ্ও বেড়ে যায়) এবং যে অকৃতভা হবে সে তার নিজ্য ক্ষতিই সাধন করবে। কারণ আলাহ্ পাক তো কারে মুখাপেক্ষী নন এবং

মাবতীয় সৌন্দর্য ও **ভগাবলীর অধিকা**রী। (অর্থাৎ যেহেতু তাঁর মহান সভা একেবারে । ষরংসম্পূর্ণ এবং স্ক্রান্স বাবভীয় প্রশংসা ও গুণাবলীর অধিকারী ক্রতে তাই বোঝায়। সুভরাং ডিনি কারো মুখাপেকী নন।—কারো কৃতভভা বা বুতিবাক্যের তাঁর কোন **প্রয়োজন নেই। এমনটি হলে তাঁর অপরের সাহায্যে পূর্ণতা অর্জন বোঝাবে। এবং** মেহেতু লোকমান প্রভা—অর্থাৎ ভান ও কর্মগুণে গুণাছিত ছিল্লেন, ফ্লারা বোঝা যায় যে, তাঁকে কৃতভভা প্রকাশ প্রণারী নিক্ষা প্রদানের জন্যও ভিনি হয়ত কৃতভভা প্রকাশ করে থাকবেন। সুতরাং তিনি কৃততও ছিলেন। যার ফলে তাঁর প্রভায় উ**ষ**তি ঘটেছিল। যদক্ষন তিনি সর্বোচ্চ ত্রেণীর প্রভাবানে পরিণত হন।) এবং (এরাপ প্রভাবানের শিক্ষা অবশ্যই অনুকরণযোগ্য। সূতরাং তাঁর শিক্ষা ও উপদেশাবলী জন-मधनीत निकार वर्णमा करून) यथन लोकमान छीत ছেলেকে উপদেশছলে বললেন, হে বৎস। আল্লাহ্ পাকের কোন অংশীদার স্থাপন করো না, কেননা, অংশীস্থাপন (শিরক) নিঃসন্দেহে ওরুতর অপরাধ। (ভালিমগণের মতে যুলুমের অর্থ কোন বন্তকে ষথাছানে ব্যবহার না করা। এবং একথা : শিরকের ক্লেরে স্বিশেষ প্রযোজ্য।) এবং (কাহিনীর মধাছলে তওহীদের উপর জোর প্রদান উদ্দেশ্যে জালাহ্ পাক ইরুশাদ করেন যে) আমি মানবকে তার পিতামাতা সম্পর্কে বিশেষ আদেশ প্রদান করেছি (ষেন তাঁদেরকে মানা করে এবং তাঁদের সেরামক্ষ করে। কেননা, মাতা-পিতা বিশেষ করে মা তাদের জন্য নানাবিধ জালা-যত্তপা ভোগ করেছেন। বস্তত সমা দুঃখের উপর দুঃখ সয়ে তাদেরকে উদরে বহন করেছেন (কেননা গর্ভধারণ কাল বৃদ্ধির সাথে সাথে গর্ভবতীর দুঃখ-কল্টের মালাও বেড়ে যায়) এবং দুবছর পর্যন্ত ভন্য দানের পর ক্সা ছাড়াতে হয় (এ সময়ে মা সব ধরুদের সেবাষত্ব করে থাকেন। অমুরাগভাবে পিভাও অবস্থানুষায়ী ভাগে স্বীকার ও নানা প্রকারের দুঃখ-কন্ট ভোগ করেন। তাই অমি আমার প্রাপ্যসমূহ আদায়ের সাথে সাথে পিতামাতার প্রাপ্যসমূহ আদায় করার নির্দেশ্<sub>প</sub>্রদান করেছি। তাই এ ইরশাদ করেছি) যেন তুমি আমার প্রতি এবং ভোমার পিতামাতা উভয়ের প্রতি কৃতভঙা স্বীকার কর। (আলাহ্ পাকের কৃতভঙা স্বীকার তো তাঁর ইবাদত ও তাঁর প্রতি সন্তিক আনুগতা প্রকাশের মাধ্যমে হয়। আর পিভামাভার কৃতভতা ঘীকার হয় তাঁদের খিদমত ও শরীয়ত নির্ধায়িত তাঁদের প্রাপ্য-সমূহ जानारम्ब माधारम) रक्तना जामान निकानेर (जकानत) किरत जाजाङ रूप्त (ज সময়েই কর্মকর সমুরকার বা শান্তি প্রদান করবো। এ জন্য নির্দেশাবলী পালন অবদ্য কর্তন্য) এবং (পিতামাতার এরাগ অধিকার থাকা সত্ত্বেও 'তওহীদ' এমন সুমহান ও ওক্লছপূর্ণ বিষয় যে ) যদি তারা উভয়েও তোমাদের উপর আমার সহিত अयन रकान वस्तक जरनी दित क्याक्कः श्रीज़ाशीज़ि करतन यात ( जाबार् शाकत जरनी হওরার) বাগেরে তোমার নিকটে কোন প্রমাণ নেই। (এবং একখা সুস্পত্ট যে, এমন কোন বস্তু নেই যার অংশী হওয়ার যোগ্যতার সপক্ষে কোন প্রমাণ রয়েছে; বরং অযোগ্য হওয়ার সম্পর্কে অসংখ্য প্রমাণাদি রয়েছে। সুভরাং সারকথা এই যে, যদি তারা কোন বস্তকে আলাহ্র অংশী স্থাপন করতে তোমাদের উপর শক্তি এরোগ করে:) एरव क्षारमञ्ज, अकथा मानरव ना अवर (अकथा **खवनारे क्रिक य**) मूनिज्ञातः ( श्रीविवी

প্রজ্যোজনাদি ও পার্কস্রিক জাদান-প্রদান যথা—তাদের আবশ্যকীয় খরচাদি, সেবায়ত্ব প্রভৃতির:) ক্রেরে তাদের সহিত স্বাবহার রক্ষা করে চলবে। এবং (ধ্যার বাসিরে তথু) এমন ব্যক্তির পথ অনুসর্গ করবে যে আমার দিকে প্রত্যাবতিত হয়।—(অর্থাৎ আমার নির্দেশাবলীর প্রতি বিশ্বাসী এবং সেওলোর অনুসারী) অতপর তোমাদের সবাইকে জামার নি**কটে ফিরে জাসতে হবে। তৎপর (আসমনক্ষ**দি) তেমিরা যা কিছু করতে, সে সব কিছু সন্দর্কে ভৌমাদেরকে অবহিত করে দেব ি (সূতরাং আমার নিদেশের পরিপন্থী কোন কাজ করে। না। এরপরে মহান্যা লোকমান কর্তৃ ক তাঁর পুরের উদ্দেশে বৃত উপদেশাবনীর অবশিস্টাংশ বর্ণিত হয়েছে। তিনি তও**হী**দ<sup>্ধ</sup>র্ড আফার্ক্লের প্রসঙ্গে এ উপদেশও প্রদান করেন যে,) বংস, (মহনি আলাহ্র ভান ও ক্ষমতা এমন অসীম যে,) যদি (কারো) কোন কাজ (যত প্রক্রিই থাকুক না কেন। উদাহরণ ছরাপ বরলেও যে তা পরিমাণে) একটি সরষে বীজ তুল্য। আবার (ধরে নাও ফে) তা কোন পাথরের অজ্ঞানরে (লুকিয়ে) রাখা হয়েছে (এটা এমন আকরণ, যা হটানো একাড দুক্তর এবং তা না হটিয়ে এর ভেতর সম্পর্কে কোম ভাম লাভ সভবপর নয়) অথবা তা জাকাশের অভান্তরে খিক্কিক (স্বা সাধারণ সৃষ্টবন্তসমূহ থেকে অবস্থানগতভাবে বহু দূরে ) অথবা তা ভূ-তলে থাকুক (যে জায়গা গভীর অন্ধারাক্তর। সাধারণ সৃষ্টবন্তর দৃষ্টিখেকে প্রক্রম ধাকার এওলোই করিণ। কেননা কখনো কখনো কোন বস্ত ক্ষুদ্র ও সূচ্চ হওয়ার কারণে দৃশ্টিগোচর হয় না; আবার ক্ষনো কঠিন আবরণে আছম থাকার কারণে , ক্ষনো বহু দূরে অবস্থিত বলে, ক্ষনো ঘনকৃষ্ণ আন্ধকারের ফলে ৷ কিন্ত আলাহ্ পাকের এমনই শান যে, প্রত্যন থাকার উল্লিখিত **খাবজীয়** কারণও ফলি বর্তমান থাকে) তবুও (কিয়ামতের দিনে হিসাক-নিকাশের সময়) আলাহ্পাক তা উপস্থিত করবেন 🖟 (এদারা তার অসাধারণ ভান ও ক্ষমতা <mark>উভয়ই প্রসাণিত হলো।) মিঃসন্দেহে আলাহ পাক অতান্ত সূক্ষদর্শী ও সর্বভাত।</mark> (अवर कर्य जन्मर्स्क अ উन्नर्सन धर्मान करतन) रह वरत्र। नामाय अछिष्ठा कतरव (या আক্রায়েদ পরিস্তদ্ধির পরবর্তী সর্বত্রেচ জামল) এবং (যেরাপভাবে আকীদা ও আমল পরিওজির মাধ্যমে নিজের পূর্ণতা লাভ করলে, অনুরূপভাবে অপরের পূর্ণতা অর্জনের জন্যও সচেম্ট থাকা চাই। সুভরাং লোকদেরকে) সং কাজের আদেশ করবেও অসং ৰাজ থেকে বিয়ত রাখবে এবং (এই সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিমেধ করতে পিয়ে বিশেষভাবে এবং সকল অবহায় সাধারণভাবে) তোমার উপর ষেত্ৰিগদান্দ আপতিত হবে, তাতে ধৈৰ্য ধারণ করবে। এটা (এরাপ ধৈর্য ধারণ) উন্নত মনোবল ও সংসাহসিকভাপূর্ণ কাজ এবং (স্বভাব চরিত্র সম্পর্কে এ উপদেশ अमीन करतन रय, रह वरत ) बानुस्थत अणि विमुख हरता ना अवर जु-मुर्छ पर्छडरत नम-**ठावर्गा करता मा। निक्य जाबार् कोम मास्रिक ७ जायगरी लोकरक सम्बार**म नी। अवर क्लांस्क्राप्त चथानची जनक्षम कराय। [ चूप प्रजनिक्कि काली नी, या ব্যক্তিত্ব ও মান-মর্বালার পরিপছী-এতে পড়ে যাওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। আবার व्याचािक्यांभीरमंत्र नाहर अक्वारत शर्म अमिष्ठ भी क्वारी ना । वत्र श्रिक्तिम्हाँ-বিমুক্ত মধ্যম পতি, বিনয় ও সাদাসিধে চালচলন অবলঘন করু যা অন্য আয়াভে

(তারা ধন্নাপ্ঠে অতি বিনম্রভাবে চলাফেরা করে)

এর মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে] এবং (বাক্যালাপের সময়) অনুচ্ছরে কথা বলবে। (অর্থাৎ শোরগোল করে উচ্চঃম্বরে কথা বলো না। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে, এমন মৃদু স্বরে কথা বলবে যে, অপর লোক তা তুনতেও পাবে না। পরবর্তী পর্যায়ে হৈহল্লোড়ের প্রতি ঘূণা ও অবজা প্রদর্শন করা হচ্ছে এবং বলা হচ্ছে যে,) বস্তুত গাধার
চীৎকারই স্বরসমূহের মধ্যে নিক্লটেতর। (সুতরাং মানুষ হয়ে গাধার ন্যায় বিকট রবে
চীৎকার করা শোভা পায় না। এতন্তির উচ্চরবে চীৎকার কোন কোন সময় অপরকে
পীড়া দেয় ও তাদের বিরক্তির কারণ ঘটায়)।

### আনুষ্টিক ভাতব্য বিষয়

- و تَقَدُ ا تَيْنَا لَقَوْنَ ا الْحَكُمُةُ الْحَكُمُةُ الْحَكُمُةُ الْحَكُمُةُ الْحَكُمُةُ الْحَكُمُةُ الْحَكُمُةُ

মহান্ধা লোকমান হযরত আইর্ব (আ)-এর ভাগ্নে ছিলেন। মুকাতেল তাঁর খালাতো ভাই বলে বর্ণনা করেছেন। 'বায়ধাবী' ও অন্যান্য তফসীরে রয়েছে যে, তিনি দীর্ঘার্ লাভ করেছিলেন এবং হযরত দাউদ (আ)-এর সময়েও বেঁচে ছিলেন। একখা অন্যান্য রেওয়ায়েত থেকেও প্রমাণিভ যে, মহান্ধা লোকমান হযরত দাউদ (আ)-এর কালেও বর্তমান ছিলেন।

তফসীরে দুর্রে মনসূরে হয়রত ইবনে আব্বাস (রা)-এর বর্ণনানুষায়ী লোকমান জনৈক আবিসিনীয় ক্রীতদাস ছিলেন—কাঠ চেরার কাজ করতেন। (ইবনে আরী শায়বাহ্, আহমদ, ইবনে জারীর ও ইবনুল মুন্যির প্রমুখ যুহদ্ নামক গ্রন্থে এরপ বর্ণনা করেছেন।) হয়রত জাবের ইবনে আবদুলাহ্ (রা)-র নিকটে তাঁর (লোকমান) অবহাদি সম্পর্কে জিভেস করায় তিনি বলেন যে, তিনি চেণ্টা ও থেবড়া নাক বিশিল্ট, বেঁটে আকারের আবিসিনীয় ক্রীতদাস ছিলেন। মুজাহিদ (র) বলেন যে, তিনি ফাটা পা ও পুরো ঠোঁট বিশিল্ট আবিসিনীয় ক্রীতদাস ছিলেন।—(ইবনে কাসীর)

জনৈক কুষ্ণকায় হাবশী হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়েয়েবের খিদমতে কোন মাস-'আলা জিজেস করতে হামির হয়। হযরত সাঈদ তাকে সাক্ষনা দিয়ে বললেন, তুমি কৃষ্ণকায় বলে দুঃখ করো না। কারণ কালো বর্ণধারীদের মধ্যে এমন তিনজন মহান ব্যক্তি আছেন, যাঁরা মানবকুলে শ্রেচ বলে বিবেচিত—হযরত বিলাল, হযরত ওমর বিন খাতাব কর্তৃ কুমুক্ত গোলাম হযরত 'মাহজা' এবং হযরত লোকমান (আ)।

প্রাচীন ইসলাম বিশেষজগণের মতে হয়রত লোকমান কোন নবী ছিলেন না। বরং ওলী, প্রকাবান ও বিশিষ্ট মনীয়ী ছিলেনঃ ইবনে কাসীর বলেন যে, প্রাচীন ইসুলামী মুনীয়ীবুন্দ এ ব্যাগারে একমত যে, তিনি নবী ছিলেন না। কেবল হয়রত ইকরামা (রা) থেকে বণিত আছে যে, তিনি নবী ছিলেন। কিন্তু এর বর্ণনা সূত্র (সনদ) দুর্বল। ইমাম বাগাবী বলেন যে, একথা সর্বসম্মত যে, তিনি বিশিষ্ট ফকীহ ও প্রভাবান ব্যক্তি ছিলেন, নবী ছিলেন না।—(মাযহারী)

ইবনে কাসীর (র) বলেন যে, তাঁর সম্পর্কে হযরত কাতাদাহ্ (রা) থেকে এক বিগমরকর রেওয়ায়েত আছে যে, আলাহ্ পাক হযরত লোকমানকে নবুয়ত ও হিক্মত (প্রভা)—দুয়ের মধ্যে যে কোন একটি গ্রহণের সুযোগ দেন। তিনি হিক্মতই (প্রভা) গ্রহণ করেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, তাঁকে নবুয়ত গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। তিনি আর্য করলেন যে, "যদি আমার প্রতি এটা গ্রহণ করার নির্দেশ হয়ে থাকে তবে তা শিরোধার্য। অন্যথায় আমাকে ক্ষমা কর্কন।"

হ্যরত কাতাদাহ (রা) থেকে আরও বণিত আছে যে, মনীমী লোকমানের নিকট এক ব্যক্তি জিভেস করেছিল যে, আপনি হিক্মতকে (প্রভা) নবুরত থেকে সমধিক গ্রহণযোগ্য কেন মনে করলেন, যখন আপনাকে যে কোন একটা গ্রহণ করার অধিকার দেওয়া হয়েছিল গৈতিনি বললেন যে, নবুয়ত বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ পদ। যদি তা আমার ইন্ছা ব্যতীতই প্রদান করা হতো, তবে বয়ং মহান আলাহ্ তার দায়িত্ব গ্রহণ করতেন, যাতে আমি সে কর্তব্যসমূহ পালন করতে সক্ষম হই। কিন্তু মদি আমি তা বেন্ছায় চেয়ে নিভাম তবে সে দায়িত্ব আমার উপর বর্তাতো।—(ইবনে কাসীর)

যখন মহাত্মা লোকমানের নবী না হওয়ার কথা অধিকাংশ ইসলামী বিশেষ্ড কর্তৃক স্বীকৃত, তখন তাঁর প্রতি কোরআনে বণিত যে নির্দেশ إِنَ الشَّكْرُ فِي ( আমার প্রতি কৃতভাতা প্রকাশ কর )—তা ইলহামের মাধ্যমেও হতে পারে, যা আল্লাহ্র ওলীগণ লাভ করে থাকেন।

মহাত্মা লোকমান হযরত দাউদ (আ)-এর আবির্ভাবের পূর্বে শরীয়তী মাস'আলাসমূহ সম্পর্কে জনগণের নিকট ফতোয়া দিতেন। হযরত দাউদ (আ)-এর নবুয়ত
প্রাপ্তির পর তিনি এ ফতোয়া প্রদানকার্য পরিত্যাগ করেন এই বলে যে, এখন আর
তার প্রয়োজন নেই। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, তিনি ইসরাসল গোত্রের
বিচারপতি ছিলেন। হযরত লোকমানের বহু জানগর্ভ বাণী লিপিবদ্ধ আছে। ওয়াহাব
বিন মুনাব্বেহ্ বলেন যে, আমি হযরত লোকমানের জান-বিজানের দশ হাজারের
চাইতেও বেশি অধ্যায় অধ্যয়ন করেছি।—(কুরতুবী)

একদিন হ্যরত লোকমান এক বিরাট সমাবেশে উপস্থিত জন-মণ্ডলীকে বহু জানগর্জ কথা জনাছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে জিজেস করলো যে, আপনি কি সেই ব্যক্তি—যে আমার সাথে অমুক বনে ছাগল চরাতো। লোকমান বললেন, হ্যা—আমি সে লোকই। অতপর লোকটি বললো, তবে আপনি এ মর্যাদা কিভাবে লাভ করলেন যে, আলাহ্র গোটা সৃষ্টিকুল আপনার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এবং আপনার বাণী শোনার জন্য দূরদূরান্ত থেকে লোক এসে জ্মায়েত হুয়ু ? প্রতি-উত্তরে

লোকমান বললেন যে, এর কারণ আমার দৃটি কাজ—এক. সর্বদা সত্য বলা, দুই. অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা পরিহার করা। অপর এক রেওয়ায়েতে আছে যে, হযরত লোকমান বলেছেন, এমন কতকগুলো কাজ আছে যা আমাকে এ স্করে উনীত করেছে। যদি তুমি তা গ্রহণ কর তবে তুমিও এ মর্যাদা ও ছান লাভ করতে পারবে। সে কাজগুলো এই ঃ নিজের দৃশ্টি নিশ্নমুখী রাখা এবং মুখ বন্ধ করা, হালাল জীবিকাতে তুল্ট থাকা, নিজের লজ্জাছান সংরক্ষণ করা, সত্য কথার অটল থাকা, অঙ্গীকার পূর্ণ করা, মেহমানের আদর-আপায়ন ও তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, প্রতিবেশীর প্রতি সর্বদা লক্ষ্য রাখা এবং অপ্রয়োজনীয় কাজ ও কথা পরিহার করা।—(ইবনে কাসীর)

হ্যরত লোকমানকে প্রদত্ত হিক্মতের অর্থ কি? শ্রুটি কোরআনে করীমে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহাত হয়েছে—বিদ্যা, বিবেক, গাভীর্য, নবুয়ত, মতের বিশুজ্বতা।

আবু 'হাইয়ান' বলেছেন যে, হিকমত বলতে সেসবঁ বাক্য সমন্টিকে বোঝায়
ফ্রারা মানুষ উপদেশ গ্রহণ করতে পারে, তাদের অন্তরকে প্রভাবান্বিত করে এবং যা
মানুষ সংরক্ষণ করে অপরের নিকটে পৌছায়। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন যে, হিক্মত
অর্থ—বিবেক, প্রভাও মেধা। আবার কোন কোন মনীমী বলেন, ভানানুসারে কাজ
করার নাম হিক্মত। প্রকৃত প্রভাবে এওলোর মধ্যে কোন প্রকারের বিরোধ বা
বৈপরীত্য নেই।—এওলো সবই হিক্মতের অন্তর্গত। উপরের তফ্সীরের সার-সংক্ষেপে
হিক্মতের অনুবাদ 'প্রভা' বলে এবং তার ব্যাখ্যা 'কার্যে পরিণত ভান' বলে করা
হয়েছে, যা সর্বঘাপী ও অত্যন্ত সুস্পত্ট।

উলিখিত আয়াতে হয়রত লোকমানকে প্রজা (হিকমত) প্রদানের কথা বর্ণনার পর বলা হয়েছে: المركب (আমার কৃতজ্ঞা স্বীকার কর) এতে এক

সভাবনা তো এই রয়েছে যে, এখানে দিলাম (আয়াহ্) লোকমানকে প্রভা (হিকমত) প্রদান পূর্বক এ নির্দেশ দিলাম যে, আমার প্রতি কৃতভতা প্রকাশ কর। আবার কোন কোন মনীবী বলেন যে, দিলিম তি বিলাম তা বারা তি ক্রিভাত প্রদান করা হয়েছিল তা হলো তার প্রতি আমার কৃতভতা প্রকাশের নির্দেশ মানে কার্মে পরিণত করেছে। তখন এর মর্মার্থ হবে এই যে, আলাহ্র অনুগ্রহ ও কল্পণাবলীর জন্য কুতভতা প্রকাশ করা সর্বতেই হিকমত। অতপর এ বিষয় অবহিত করে দেন ক্রেড্রা জন্য কুতভতা প্রকাশ করা সর্বতেই হিকমত। অতপর এ বিষয় অবহিত করে দেন ক্রেড্রা জন্য কুতভতা প্রকাশ করা সর্বতেই হিকমত। অতপর এ বিষয় অবহিত করে দেন ক্রেড্রা জন্য কারো ক্রতভতার কোন প্রয়াজন নেই। বরং এ নির্দেশ লিলাম—তা আমার কোন নিজ্জালাতের জন্য নয়। আমার কারো ক্রতভতার কোন প্রয়াজন নেই। বরং এ নির্দেশ

তারই উপকারার্থে দিয়েছি। কারখ আমার চিরন্তন বিধান, যে ব্যক্তি আমার প্রদন্ত মিয়ামতের গুক্রিয়া আদায় করবে, আমি তার নিয়ামত আরো বাড়িয়ে দেবো।

অতপর মহাত্মা লোকমানের কয়েকটি ভানগর্ভ বাণী বর্ণনা করা হয়েছে, যেওলো তিনি তাঁর পুরকে সম্বোধন করে ইরশাদ করেছিলেন, যাতে অন্যান্য লোকও উপকৃত হতে পারে। সেজন্য কোরআনে করীয়ও সেসব ভানগর্ভ বাণীসমূহ উল্লেখ করেছে।

এসব জানগর্ভ বাণীসমূহের মধ্যে সর্বাপ্তে হরো আকীদাসমূহের পরিছ ছিতা।
তরধো সর্বপ্রথম কথা হলো, কোন প্রকারের অংশীদারিছ ছির না করে আলাহ্ পাককে
গোটা বিশ্বের প্রভটা ও প্রজু বলে বিশ্বাস করা। সাথে সাথে আলাহ্ পাক ব্যতীত অন্য
কাউকে উপাসনা-আরাধনায় অংশী ছাপন না করা। আলাহ্ পাকের কোন সৃষ্ট বস্তকে
প্রভটার সমমর্যাদাসম্পন্ন মনে করার মত ওক্রতর অগরাধ দুনিয়াতে আর কিছু হতে
পারে না। তাই তিনি বলেছেন ঃ

ইম্নির তিন্তি বলেছেন ঃ

ইম্নির তিনি বলেছেন । আলাহ্র অংশী ছির করো না, অংশী ছাপন করা ওক্রতর
জুলুম।) পরবর্তী পর্যায়ে মনীয়ী লোকমানের অন্যান্য উপদেশ্য ও আনসর্ভ বাণীসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে, যা তিনি স্বীয় পুরকে সম্বোধন করে ইরশাদ করেছিলেন।
শির্ক যে ওক্রতর অপরাধ। সূত্রাং কোন অবস্থাতেই এর নিক্টবর্তী না হওয়ার
হিদায়তের উক্লেন্যে আলাহ্ পাক অন্য এক নির্দেশ দান করেন।

মাতাপিতার কৃতজ্ঞতা দ্বীকার ও তাদেরকে মান্য করা করন; কিন্তু আলাহ্ পাকের নির্দেশ-বিরোধী হলে জন্য কারো আনুগত্য জায়েষ নয় ঃ আলাহ্ পাক ফরমান যে, যদিও সন্তানের প্রতি পিতামাতাকে মান্য করার ও তাঁদের কৃতজ্ঞতা দ্বীকারের বিশেষ জাকীদ রয়েছে এবং নিজের (আলাহ্র) প্রতি আনুগত্য প্রকাশ ও কৃতজ্ঞা প্রকাশের সাথে সাথে পিতামাতার প্রতিও তা করার জন্য সন্তানকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু শির্ক এমন ভক্তর অন্যায় ও মারাত্মক অপরাধ যে, মাতাপিতার নির্দেশে এমনকি বাধ্য করেলে পরও কারো পক্ষে তা জায়েষ হয়ে যায় না। যদি কারো পিতামাতা তাকে আলাহর সাথে অংশী দ্বাপনে বাধ্য করতে তেল্টা করতে থাকের এ বিষয়ে পিতামাতার কথাও রক্ষা করা জায়েষ নয়।

এখানে যখন পিতামাতার প্রতি কর্তন্য পালন এবং তাঁদের কৃতজ্ঞা স্থীকারের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে, তখন এর হিকমত ও অন্তনিহিত রহস্য এই বর্ণনা
করেছেন যে, তার মা ধরাধামে তার আবির্ভাব ও অন্তিত্ব বর্জার রাখার কেত্রে
অসাধারণ ত্যাগ শ্বীকার ও অবর্ণনীয় দৃঃখ-কন্ট বরদাশত করেছেন। নয় মাস কাল
উদরে ধারণ করে তার রক্ষণাযেক্ষণ করেছেন এবং এ কারণে ক্রমবর্ধমান দুঃখ-কন্ট
বর্জাশত করেছেন। আবার ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরও দুবছর পর্যন্ত স্থায়ানের কঠিন
বামেলা পোহায়েছেন, যাতে দিনরাত মাকে কঠোর পরিপ্রম করতে হয়েছে। ফলে

্রতীর দুর্বলতা উত্রোভর বৃদ্ধি পেয়েছে। আর সভানের লালন-পালন ক্লেন্তে মাকেই যেহেতু অধিক বিক্লি-ঝামেলা পোহাতে হয়, সেজন্য শরীয়তে মায়ের স্থান ও অধিকার পিতার

लाय ताबा स्तार कें लें लें लें ने लें हैं के लें लें ने लें लें ने लें लें ने लें लें ने लें लें लें लें लें लें

وَإِنْ جَا هَمَا لِكَا لِي عَا مَيْنِ وَالْ لِكَا لِي عَا مَيْنِ وَفَا لَكُا لِي عَا مَيْنِ

আরাতে বলা হয়েছে যে, আলাহ্ পাকের সাথে অন্য কাউকে অংশী স্থাপন-বিষয়ে পিতা– মাতাকৈ মান্য করাও হারাম।

ইসলামের জননা ন্যায়নীতিঃ যদি পিতামাতা আলাহ্র অংশী ছাপনে বাধ্য করার চেণ্টা করেন, তখন আলাহ্র নির্দেশ হল তাঁদের কথা না মানা। এমতাবছার মানুষ ছভাবত সীমার মধ্যে ছির থাকে না। এ নির্দেশ পালন করতে গিয়ে সন্তানের পক্ষে পিতামাতার প্রতি কটু বাক্য প্রয়োগ ও অশোভন আচরণ প্রদর্শন করে তাঁদেরকে অপমানিত করার অংশংকা ছিল। ইসলাম তো ন্যায়নীতির জলত প্রতীক—প্রত্যেক বস্তরই একটি সীমা আছে। তাই অংশী ছাপনের বেলায় পিতামাতার অনুসরণ না করার নির্দেশের সাথে সাথে এ হকুমও প্রদান করেছেঃ

— অর্থাৎ দীন সংক্রান্ত ব্যাপারে তো তাঁদের কথা মানবে না। কিন্ত পার্থিব কাজকর্ম

— যথা শারীরিক সেবাষদ্ধ বা ধনসম্পদ ব্যয় ও অন্যান্য জ্ঞেরে যেন কার্পণ্য প্রদর্শিত

না হয়; বরং পার্থিব বিষয়াদিতে সাধারণ নিয়মানুযায়ী কাজকর্ম করবে। তাঁদের
প্রতি বেয়াদবী ও অশালীনতা প্রদর্শন করো না। তাদের কথাবার্তার এমনভাবে উত্তর

দিও না, যাতে অহেতুক মনোবেদনার উদ্রেক করে। মোট কথা, শিরক-কুফরীর ক্ষেপ্রে
তাঁদের কথা না মানার কারণে যে মর্মপীড়ার উদ্রেক হবে, তা তো অপারক্তা হেতু

বরদাশ্ত করবে। কিন্তু প্রয়োজনকে তার সীমার মধ্যেই রাখতে হবে। অন্যান্য ব্যাপারে

যেন মনোক্রেটের কারণ না ঘটে সে সম্পর্কে সচেতন থাকবে।

ৰিসেষ দ্রন্থটিবা ঃ—এ আয়াতে দুধ ছাড়ানোর কাজ যে দু'বছর বলা হয়েছে—
তা প্রচলিত সাধারণ অভ্যাস অনুষায়ী। এখানে এর কোন ব্যাখ্যা বা স্পণ্ট বর্ণনা
নেই যে. এর চাইতে অধিককাল দুধ পান করালে তার কি ছকুম। এ মাস'আলার
ব্যাখ্যা ও বিরেষণ সূরায়ে আফ্কাফ এর বির্দ্ধি তিনি মিন্দি আয়াতে
ইনশালাহ করা হবে।

মহাজা লোকমানের দিতীর উপদেশ আকারেদ সম্পর্কেঃ অটুট বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আকাশ ও পৃথিবী এবং এর মাঝে যা কিছু আছে এর প্রতিটি বিশ্বকণা আল্লাহ্ পাকের অসম ভানের আওতাধীন , এবং সব কিছুর উপর তাঁর পূর্ণ ক্ষমতা ও আধিপত্য রয়েছে। কোন বস্তু যত কুন্তুই হোক না কেন যা সাধারণ দৃশ্টিতে দেখতে পাওয়া যায় না, মহান্দ্রা লোকমানের তৃতীয় উপদেশ কর্ম পরিগুদ্ধিতা সম্পর্কেঃ অবশ্য করণীয় কাজ তো অনেক। তন্মধ্য সর্বশ্রেষ্ঠ ও শুরুত্বপূর্ণ কাজ নামায এবং শুরুত্বপূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে অন্যান্য কাজের পরিগুদ্ধির কারণ ও মাধ্যমও বটে। যেমন নামায সম্পর্কে মহান পালনকর্তার ইরশাদ রয়েছেঃ — ই কিইটা কিট্রের রাখে)। এজন্য (নিশ্রুই নামায যাবতীয় জন্ধীল ও গহিত কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখে)। এজন্য অবশ্য করণীয় সৎকাজগুলোর মধ্য হতে শুধু নামাযের বর্ণনা দিয়েই যথেল্ট করেছেন। ই কিট্রা করণীয় সংকাজগুলোর মধ্য হতে শুধু নামায প্রতিষ্ঠা কর। যেমন আগে বলা হয়েছে যে, নামায প্রতিষ্ঠার অর্থ শুধু নামায পড়ে নেওয়া নয়, বরং যাবতীয় অংগসমূহ ও নিয়্নমাবলী পরিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করা—যথাসময়ে আদায় করা, এর উপর স্থায়ী ও দৃচ্পদ থাকা—এসবই নামায প্রতিষ্ঠার মর্মের অন্তর্গত।

মহাদ্মা লোকমানের চতুর্থ উপদেশ চরিত্র সংশোধন সম্পর্ক : ইসলাম একটি সমিল্টিগত ধর্ম—ব্যক্তির সাথে সাথে সমিল্টির সংশোধন এ জীবন ব্যবস্থার প্রধান ও ওরুত্বপূর্ণ অংগ। এজন্য নামাযের ন্যায় অবশ্য করণীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজের সাথে সাথেই সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ—এ অবশ্য করণীয় কর্তব্যের বর্ণনাও দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে—মানুষকে সৎকাজের প্রতি আহ্বান কর ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখ। এক. নিজের পরিশুদ্ধি, দিতীয়. গোটা মানবকুলের পরিশুদ্ধি—এর উভরটাই পালন করতে বেশ দুঃখ-কল্ট বরদাশত করতে হয়, শুম সাধ্যার প্রয়াজন হয়। এর উপর দৃত্পদ থাকা খুব সহজ ব্যাপার নয়। বিশেষ করে স্লিটকুলের পরিশুদ্ধির উদ্দেশ্যে সৎ কাজের আদেশের প্রতিদানে দুনিয়ায় সর্বদা শত্রতা ও বিরোধিতাই জুটে থাকে। সূত্রাং এ উপদেশের সাথে সাথে এরপ উপদেশও প্রদান করা হয়েছে যে, ক্রিণ্টির করেতে হে দুঃখ-কল্টের সল্মুখীন হবে তাতে ধৈর্য ধারণ করে ছিরতা অবলঘন করবে।

মনীষী লোকমানের পঞ্চম উপদেশ সামাজিক শিল্টাচার সম্পর্কে ঃ

আজাহ্ পাক কোন অহংকারী আত্মাভিমানীকে পছন্দ করেন না।

শাপসহও চলো না, যা ভবাতা ও শালীনতার পরিপছী। হাদীস শরীফে আছে যে, দ্রুত্তগতিতে চলা মু'মিনের সৌন্দর্য ও মর্যাদা হানিকর (জামে সঙ্গীর হযরত আবৃ হরায়রা
থেকে বর্ণিত)। এরাপভাবে চলার ফলে নিজেও দুর্ঘটনার পতিত হওয়ার আশংকা আছে
বা অপরের দুর্ঘটনার কারণও ঘটতে পারে। আবার অত্যধিক মন্থর গতিতেও চলো
না—্যা সেসব গর্বক্ষীত আত্মাভিমানীদের অভ্যাস যারা অন্যান্য মানুষের চাইতে নিজের
অসার কৌলীন্য ও শ্রেচত্ব দেখাতে চায়। অথবা সেসব জীলোকদের অভ্যাস, যারা
অত্যধিক লক্ষা-সংকোচের দক্ষন দ্রুত গতিতে বিচরণ করে না। অথবা অক্ষম ব্যাধিগ্রন্থদের অভ্যাস। প্রথমটি তো হারাম। দিতীয়টি যদি নারী জাতির অনুসরণে করা হয়
তাও না-জায়েয়। আর যদিএ উদ্দেশ্য না থাকে তবে পুরুষের পক্ষে এটা একটা কলঙক।
তৃতীয় অবস্থায় আল্লাহ্র প্রতি অক্তভ্রতা প্রদর্শন—সুস্থ থাকা সত্ত্বেও রোগগ্রন্থদের
রূপ ধারণ করা।

হযরত আব্দুলাহ ইবনে মসউদ ফরমান যে সাহারীয়ে-কিরামকৈ ইহদীদের মত দৌড়াতে বারণ করা হতো। আবার খৃস্টানদের ন্যায় ধীর গতিতে চলতেও বারণ করা হতোঃ বরং উত্তয়ের মধ্যবতী চালচলন গ্রহণের নির্দেশ ছিল।

### www.eelm.weebly.com

হয়রত আয়েশা (রা) জনৈক ব্যক্তিকে অত্যন্ত মহর গতিতে চলতে দেখলেন।
মনে হচ্ছিল যেন সে এক্ষণি পড়ে যাবে। সূত্রাং তিনি লাকের নিকটোতার এরপভাবে চলার কারণ জিভেস করাতে তারা বললো যে, সে কারীগণের একজন; সে মুগে
যারা বিশুদ্ধভাবে কোরআন তিলাওয়াত করতে সক্ষম ছিলেন—সাথে সাথে কোরআনের
আলিমও ছিলেন তাঁদেরকেই কারী বলে আখ্যায়িত করা হতো। সারকথা, সে একজন
আলিম ও কারী বলে এরপভাবে চলে। এর পরিপ্রেক্ষিতে হয়রত আয়েশা (রা) ফরমান
যে, খলীফা হয়রত উমর (রা) এর চাইতে অনেক উম্বতমানের কারী। কিন্তু তিনি বখন
পথ চলতেন দ্রুতগতিতে চলতেন (কিন্তু এমন দ্রুত নয় যেমন দ্রুত চলা নিমেধ)। তিনি
কথা বলার সময় এমন আওয়ায়ে বলতেন যেন অপর লোক অনায়াসে ডা ওনতে পায়।
(এমন ক্ষীণভাবেও নয় যে, তিনি কি বললেন ল্লাভ্মগুলীর তা আবার জিভেস করার
প্রয়োজন হয়)।

ভাইনি কুল তা তা তানতে পায়, কোন প্রকারের অসুবিধানা হয়।

রসূলুলাহ্ (সা)-র আচার-আচরণেও এসব ওণের অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছিল।
শামারেলে তিরমিয়ীতে হ্যরত হসায়ন (রা) ফ্রমান—আমি আমার পিতা
হ্যরত আলী (রা)-র নিকট রসূলুলাহ্ (সা)-র মানুষের সাথে উঠাবসা ও মেলামেশার কালে আঁ হ্যরত (সা)-এর আচার-ব্যবহার ও প্রকৃতি সম্পর্কে জিজেস করায়
তিনি বলেন ঃ

كان داكم البشر سهل التخلق لين الجانب ليس بغظ و لاغليظ ولا صغاب في الاسواق و لا فحاش و لاعياب ولا مشاح يتغافل عما لا يشتهى و لا يؤيس منه و لا يجيب فيه قد ترك نفسه من ثلاث المراء و الاكبار و ما لا يعنيه \_

অর্থাৎ নবীজী (সা)-কে সর্বদা প্রসন্ন ও হাস্যোজ্বল মনে হতো—তাঁর চরিক্সেন্ত্রনা, জাচার-ব্যবহারে বিনয় বিদ্যান ছিল। তাঁর বছাব মোটেই ক্লক্স ছিল না, কথা-বার্তাও নিরস ছিল না। তিনি উচ্চঃ বরে বা অন্ত্রীল কথা বলতেন না, করিরা প্রতি দোবা-রোপ ক্রেডেন না। ফুপণতা প্রকাশ কর্তেন না। যে সব প্রব্য মনঃপূত হতো না সেওলাের প্রতি আসজি প্রকাশ করতেন না। কিন্ত (সেওলাে হালাল হলে এবং তার প্রতি কারো আকর্ষণ থাকলে) তা থেকে তাদেরকে নিরাল করতেন না, এবং সে সম্পর্ক কোন মন্তব্যও করতেন না (বরং নীরবতা অবলম্বন করতেন), তিন বন্ধ সম্পূর্ণভাবে (চিরতরে) বর্জন করেছিলেন। (১) ঝগড়া-বিবাল (২) অহুংকার (৩) অপ্রয়োজনীয় ও অর্থহীন কাজে আন্থানিয়াশ করা।

أهِمُ لَا قُرْ بِأَطِئَ م ولا عدد أَنْزُلُ اللهُ قَالُوا مِنْ فِي السَّمَوٰتِ وَ الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهُ هُوَا اللهُ هُوَ الْجَنَّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِ شُكُور ۞ وَإِذَا غُيْ

(২০) তোমরা কি দেখনা জারাহ্ নভোমনতা ও ভূমওলে যা কিছু আছে, সবই তোমাদের কাজে নিয়োজিত করে দিয়েছেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও জপ্রকাশ্য নিয়ামতসমূহ পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন? এখন লোকও আছে যারা জান, পথনির্দেশ ও উজ্জ্ব কিতাব ছাড়াই আলাহ্ সম্পর্কে বাকবিততা করে। (২১) তাদেরকে ধরন বলা হয়, আলাহ্ যা নাজিল করেছেন; তোমরা তার জনুসরণ কর, তথন তারা বলে, বরং আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে যে বিষয়ের উপর পেয়েছি, তারই জনুসরণ করব। শয়তান যদি তাদেরকে জাহায়ামের শাভির দিকে দাওয়াল্ব দেয়, তবুও কি? (২২) যে ব্যক্তি সংকর্মপরায়ণ হয়ে ঘায় মুখ্যভলকে আলাহ্ অভিমুখী করে, সে এক সজবুত হাতল ধারণ করে। সকল কর্মের পরিণাম আলাহ্র দিকে। (২৩) যে ব্যক্তি কুফরী করে, তার কুফরী যেন জাপনাকে চিভিত না করে। আমারই দিকে তাদের প্রত্যাবর্তন, জতপর আমি তাদের কর্ম সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত

করব। অন্তরে যা কিছু রয়েছে সে সম্পর্কে আলাহ্ সবিশেষ পরিজ্ঞাত। (২৪) আমি তাদেরকে স্বন্ধকালের জন্য ভোগবিলাস করতে দেব, অতপর তাদেরকে বাধ্য করব ওরুতর শাস্তি ভোগ করতে। (২৫) আগনি যদি তাদেরকে জিভেস করেন, নভো-মঙল ७ जुन्मछल क पृथ्छि करत्रहि छात्रा खरमारे वलर्व, खालार्। वलून, जन्म প্রশংসাই আলাহ্র। বরং তাদের অধিকাংশই ভান রাখে না। (২৬) নভোষওলেও ভূমগুলে বা কিছু রয়েছে সবই আলাহর। আলাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ। (২৭) পৃথিবীতে যত বৃক্ষ আছে, সবই যদি কলম হয় এবং সমুদ্রের সাথেও সাত সমুদ্র যুক্ত হয়ে কালি হয়, তবুও তাঁর বাক্যাবলী লিখে শেষ করা যাবে না। নিশ্চয় আলাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজাময় (২৮) তোমাদের স্টিট ও পুনরুখান একটি মাত্র প্রাণীর স্টিট ও পুনরুখানের সমান বৈ নয়। নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছু শোনেন, সবকিছু দেখেন। (২৯) তুমি কি দেখ না যে, আলাহ্ রান্তিকে দিবসে প্রবিষ্ট করেন এবং দিবসকে রান্তিতে প্রবিষ্ট করেন ? তিনি চন্দু ও সূর্যকে কাজে নিয়োজিত করেছেন। প্রত্যেকেই নিদিন্ট কাল পর্যন্ত পরিভ্রমণ করে। তুমি কি আরও দেখ না যে, তোমরা যা কর, আলাহ্ তার খবর রাখেন? (৩০) এটাই প্রমাণ যে, আলাহ্ই সভ্য এবং আলাহ্ ব্ততিত তারা বাদের পূজা করে সব মিখা। জালাহ্ সবৌচ্চ, মহান। (৩১) ভূমি কি দেখ না বে, জালাহ্র জনুগ্রহে জাহাজ সমুদ্রে চলাচল করে, যাতে তিনি তোমাদেরকৈ তাঁর নিদর্শনারলী প্রদর্শন করেন? নিশ্চয় এতে প্রত্যেক সহনশীল , কৃতভ ব্যক্তির জন্য নিদর্শন রয়েছে। (৩২) যখন তাদেরকে মেঘমালা সদৃশ তরংগ আচ্ছাদিত করে নের, তখন তারা খাঁটি মনে আলাহ্কে ডাকতে থাকে। অতপর তিনি ক্যন তাদেরকে স্থলভাগের দিকে উদ্ধার করে আনেন, তদ্ধ তাদের কেউ কেউ সরল পথে চলে। কেবল মিখ্যাচারী, অকুভক্ত ব্যক্তিই আমার নিদর্শনাবলী অবীকার করে।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তোমরা কৈ (সৃষ্টি জগতে বিরাজমান চাক্ষুষ প্রমাণাদি বারা) একথা উপলিথি করতে পার না যে, আল্লাহ্ পাক যাবতীয় বস্তু যা ভূ-মণ্ডল বা নভামগুলে অবস্থিত (প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে) তোমাদের কাজ ও কল্যাণে নিয়োজিত রেখেছেন। এবং তিনি তোমাদেরকে তার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য যাবতীয় নিয়ামত পরিপূর্ণভাবে প্রদান করেছেন। (প্রকাশ্য যা চোখ-কর্মে প্রভৃতির সাহায্যে উপলিথি করা যায় এবং অপ্রকাশ্য যা ভান ও বিবেকের সাহায্যে উপলথি করা যায়। এবং নিয়ামতরাজি বারা সেসব নিয়ামত বোঝানো হয়েছে, যা আল্লাহ্ পাক কর্তৃক নভামগুল ও ভূমগুলকে ব্যবহারোগ্রাপ্তী ও আয়ভাধীন করে দেওয়ার ফলে মানুষ লাভ করেছে। সূত্রাং সব সম্মোধিত ব্যক্তি ইসলাম ধর্মে দীন্ধিত হতে হবে এ থেকে একথা বোঝা যায় না। এসব দলীলাদি বারা তওহীদ প্রমাণিত হওয়া সত্বেও) এমন কতক লোক রয়েছে, যারা আল্লাহ্ পাকের (একছ) সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতা (অর্থাৎ বান্তব ভান) কোন দলীল (অর্থাৎ বৃদ্ধি ও বিবেক নিঃস্তুত প্রমাণ-ভিত্তিক ভান) এবং কোন (সুস্প্তুই) গ্রন্থ (অর্থাৎ

বর্ণনাভিভিফ প্রমাণ সংক্রিন্ট ভান ) বাজীতই তর্ক ও বাদানুবাদে প্রহত হয়। এবং বখন আলাহ পাক ফে সব দিষয় অবতীর্ণ করেছেন, তাদের সেওলো অনুসর্ম করতে বলা হয় ( অর্থাৎ হক প্রমাণকারী দলীলাদি সম্পর্কে গভীরভাবে চিভাভাবনা করে ভাঁজনু-সর্প করতে) ভ্রমন (প্রতি-উত্তরে) তারা বলে যে, (আঁমরা তো তা অনুসরণ করি) না। উল্লেখনের পিতৃপুরুষকে যা করতে পেরেছি আমরা ( তো) তাই অনুসরণ করবো। ্পরে তাদের এ যুক্তি খণ্ডম করে বলা হচ্ছে যে,) যদি শরতান তাদের—পূর্ব-পুরুষকে জাহানামের শান্তির প্রতি (অর্থাৎ পথরুস্টতার প্রতি যা দোরখের শান্তির কারণ) আহ্বান করতে থাকি তবুও কি। তারা তাদেরই অনুসরণ করবে? এর মর্ম এই ষে, এরী এমন শরুভাবাপল ও হঠকারী যে, যুক্তি ও প্রমাণের দিকে আহ্বান করা সন্তেও কোন প্রমাণাদি ব্যতীত এবং প্রমার্ণের বিরুদ্ধে পথরতট পিতৃপুরুষের পথে চলতেই থাকে। এ তো বিলাবদেরই অবহা ) আর যে ব্যক্তি সত্যানুগামী, নিজ মুখ্মওল আলাহ্র সামনে নত করে ( অর্থাৎ আকীদা-আমল উভয় ক্লেব্রে একাত বাধ্য ও জুনুগত থাকে। এর অর্থ ইসলাম ও তুওহীদ) এবং ( সাথে সাথে) যে নিঠাবান ও ঐকান্তিকতা সম্পন্নও বটে (অর্থাৎ নিছক বাহ্যিক ইসলাম নয়) তবে সে অত্যন্ত সুদৃঢ় প্রস্থি-ধারণ করে নিয়েছে (অর্থাৎ সে ঐ ব্যক্তি সদৃশ হয়ে পড়েছে, যে কোন দৃঢ় রক্জু হাতে ধালণ 🚁রে পড়ে যাওুয়া থেকে নিরাপদ থাকে)। ফলে সে ক্ষতি ও ধাংস থেকে জন্মাহতি পেয়েছে এবং পরিশেষে যাবভীয় কাজের পরিণায় ও কলাফল আলাহ্র নিকটেই পৌছুৰে (সুক্তরাং এসৰ আমলও অর্থাৎ হক ও বাতিলের অনুসরণের পরিণামকলও ভার সম্মুখে<u>্</u>পেশ*্বর*িহ্বে। রম্ভুত**্তিনি প্রত্যেককে যথায়োগ্য পুরক্ষার**্ও শান্তি श्रमान कंदरदन।) अवरः य बाह्यः (इक श्रमानकांद्री मनोन्नामि थाका प्रख्७) कृकद्री করবে তার এ কুফরী আপনার দুশ্চিভার কারণ না হওয়া উচিত। (অর্থাৎ আপনি সভাপ প্রকাশ করবেন না।) এদের সবাইকে আমার নিকটেই ফিরে আসতে হবে। সে দুনি-স্নাতে যা করেছে তখন আমি তা সবই বর্ণনা করে দেব। কেননা আলাহ্ পাক অভরের কথাও ভালরাপে ভাত আছেন। (সুতরাং আমার নিকট কোন কিছুই **প্র**ক্**ল** নেই— স্বকিছুই প্রকাশ করে যথাযোগ্য শান্তি প্রদান করবো। এ সম্পর্কে আগনি কোন চিন্তা করবেন না। যদি এসব লোক বন্ধকালীন জীবনের উপর গর্বিত হয়ে থাকে তবে তা তাদের মারাত্মক ভুল। কেননা এ জীবনের কোন ছায়িছ নেই। বরং) আমি তাদেরকৈ মান্ত্র করেক দিন উপভোগের সময় দিয়েছি। অনন্তর তাদেরকে কঠিন শান্তির দিকে টেনে টেনে নিয়ে আসবো ( সুতরাং এর উপর আত্মন্তরিতা নিছক মূর্যতা)। আর (যে তওহীদের প্রতি তাদেরকে আমি আহ্বান কর্ছি, তারাও এর মর্ম সমর্থন করে। কিন্ত ঠিক ফললাভের কাব্দে তা ব্যবহার করে না। তাই) আপনি যদি তাদেরকে জিভেস করেন যে, আকাশ ও পৃথিবী কে স্টিট করেছে? তবে তারা 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাক স্টিট করেছেন' বলে উত্তর দেবে। (অতপর) আপনি বলুন। যাবতীয় প্রশংসা আলাহ্রই। (যে বিষয়টা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তা তোমাদের স্বীকারোজির ফলে প্রমাণিত হয়ে গেল। এখন অপর বিষয়টি নিভার স্পৃষ্ট যে, যা নিজেই সূত্ট ভা উপাসনার

ষোণ্য নয়। সুতরাং কাম্য বস্তু তো প্রঝ্ণিত হলো কিব তা মানে না।) বরং তাদের অধিকাংশ (্রভা গোটা বিষয় সম্পর্কেও) অবহিত নয় 🖟 তাই একেবারে সুস্পট্ট অপর বিষয়টির প্রতিও তারা দৃশ্টিপাত করে না যে, মাবৃদ (পূজা) রাপে পরিণত হওয়া কেবল প্রশুটারই অধিকার—স্থপুতার জন্য মানায় এবং আলাহ্ পাকের অ্রাপ এবং ম্যাদা তো এই যে,] আক্ষেও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব আলাহ্রই কর্ত্বাধীন। (বন্তত তাঁর রাজত এমনই বিশাল ও সুবিস্বীর্ণ) এবং আছাত্ প্রাক (স্বয়ং) সম্পূর্ণরাপে অনুখাপেক্টা ( এবং যাবতীয় সৌন্দর্য ও গুণাব্রীর অধিকারী। সুতরাং একমান্ন তিনিই উপাস্য হওয়ার যোগ্য) এবং (তাঁর ভণাবলী এতই অপণিত যে,) ধরাপৃঠে যত গাছপালা রয়েছে যদি তা সবওলো কলমে রাপান্তরিত হয় (অর্থাৎ প্রচলিত কলমের সমান করে যাবভীয় গাছপালা খণ্ড খণ্ড করে যদি তা দিয়ে কলম তৈরি করা হয় এবং এটা সুস্পটিয়ে, এরাসভীবে একই গার্ছ দিয়ে হাজার হাজার কলম তিরি হবে এবং এই যৈ সমুদ্র—এর সাথে আরো সাত সমুদ্র সংযুক্ত হরে যদি কালিতে গরিপত হয়) এবং গৈ সব করম ও কালি দিয়ে আছাই পাকের মহিমা কৃতিছ-श्रीथा निश्राण जात्रच कर्ता रहा जरन (क्लाम कानि निः निषे राह्य यादि)। जाहार्हे বাক্যাবলী (অর্থাৎ যে সব বাক্যাবলী দিয়ে আল্লাহ্ পাকের প্রশংসা ও বতি এবং কৃতিছগাঁথা বর্ণনা করা হয়) শেষ হবে না। নিঃসন্দেহে আলাহ্ পাক মহা প্রভাবান ( অর্থাৎ তিনি ক্ষমতা ও ভান এবং উভয় কেন্তে পরিপূর্ণভার অধিকারী এবং এ দুটি খণ যেহেতু অন্যান্য যাবভীয় খণ ও কার্যক্রমের সহিত সম্পর্ক রাখে—সম্ভবত এজন্যই সাধারণভাবে যাবভীয় ৩ণ বর্ণনার পর আবার বিশেষভাবে এ দুটো ভণের উল্লেখ করা ছুরেছে এবং তাঁর নির্ভকুশ ক্ষমতা গুণের সরিপূর্ণতার এক অংশ 😽 নিদর্শন পরজগতও বটে—নির্বোধরা তো তা কঠিন বলে মনে করে—অথচ তিনি এমন ক্ষমতাবান যে) তোমাদের স্বার (প্রথমবার) স্টিউ এবং (বিতীয় বার) জীবন দান (তাঁর পক্ষে) যেন ঠিক একটি মাল ব্যক্তিকে স্ভিট ও তাকে জীবন দানের ন্যায়। ্যদিও এখানে স্থান দৃতেট পুনরুখানের বর্ণনাই উদ্দেশ্য , কিন্তু স্তিটভন্তের বর্ণনার মীধামে প্রমাণিত করায় তা অধিক শক্তিশালী ও তাৎপর্যবহ হয়েছে।) আলাহ্ পাক নিঃসন্দেহে সবকিছু দেখেন ও শোনেন। (অতপর ষেসব লোক এসব প্রমাণাদি সন্তেও কিয়ামতের বিচার দিবস অম্বীকার করে এবং ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে গহিত ও অপকৃষ্ট কজি এবং পাপাচারে লি\*ত থাকে। আলাহ্ পাক তাদের এসব কীর্তিকাণ্ড দেখেছেন-— ওনেছেন—এদের যথোচিত শান্তিবিধানও করবেন। এরপর পুনরায় তওহীদের বর্ণনা প্রসংসে বলা হয়েছে যে,) তোমরাকি উপল্থি করতে পার্ছ না যে, আলাহ্ রাতের ্কিছু অংশ) দিমের ভৈতরে এবং দিনের (কিছু অংশ) রাতের ভেতরে প্রবিষ্ট করে-ছেন এবং চন্ত-সূর্যকৈ কাজে নিরোজিত রেখেছেন ( যে,) এবং প্রভ্যেকটি এক নির্দিস্ট সময় ( অর্থাৎ কিয়ামত পর্মন্ত) চলতে থাকবে এবং (তোমার কি) একখা (জানা নেই') যে, আলাই পাক তোমাদের যাষতীয় কার্যক্রম সম্পর্কে পুরোপুরিভাবে ভাভ (সুতরাং শিল্পকী পরিষার করাই এ সম্পর্কের পরিসূর্ণ ভান ওবুজিমভার পরিচায়ক।

আর উপরে যেসব কার্যাবলী কেবল মহান আলাহ্ পাকের সহিত নির্দিন্ট করা হারেছে) তা এ কারণে যে, ওধু আলাহ্ পাকই নির্দুত ও পরিপূর্ণ সভার অধিকারী (ও অবিনয়র) এবং এরা আলাহ্ পাক ব্যতীত অন্য যেসব বস্তর উপাসনা করে তা সম্পূর্ণ অসভ্য ও অযৌজিক এবং আলাহ্ পাক অতি মহান ও সর্বপ্রেই ( সুতরাং ) এসব কার্যক্রম তার জন্যই নির্দিন্ট। অবশ্য অন্যান্য সভা যদি অসত্য, নয়র ও খ্রিয়মাণ না হতো বরং 'নাউব্বিলাহ্' অপর কোন অবিনয়র সভার অভিত্ব থাকতো তবে এসব কার্যক্রম কেবল আলাহ্ পাকের জন্য নিদিন্ট থাকতো না যা একেবারে সুস্পান্ট।

হে সম্বোধিত ব্যক্তি। তোমার কি (আল্লাহ্র একছের) এ (প্রমাণ) জানা নেই যে, আল্লাহ্ পাকের একান্ত অনুগ্রহেই সমুদ্র বক্ষে নৌকা চলাচল করে খাকে—যেন তিনি এতে তোমাদেরকে বীয় (কুদরতের) নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করেন। (ফলত প্রত্যেকটি সৃষ্ট বন্ধর অন্তিম্ব দ্বীয় প্রষ্টার অন্তিছের প্রমাণ ও সাক্ষ্য প্রদান করে। অনুরাপভাবে) এতেও প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতভে ব্যক্তির জন্য আল্লাহ্র (কুদরতের) অজন্ত নিদর্শন রয়েছে। (এ দারা মুশ্মিনকেই বোঝানো হয়েছে; কেননা ধৈর্য ও কৃতভতা প্রকাশের ক্ষেত্রে পূর্ণতা লাভ করা কেবল এদেরই বৈশিষ্ট্য। এতন্তিম সবর ও অক্র বিশ্বজগৎ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করতেও অনুপ্রাণিত করে এবং প্রমাণ লাভের জন্য চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা একান্ত আবশ্যক। তাই এই উভয় খণ এ ছলে বেশ উপস্থানী হয়েছে। বিশেষত নৌকার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে—কেননা, সমুখিত তর্গমালা ধৈর্য ধারণের স্থল এবং নিরাপদে তীরে পৌহানো কৃতভতা প্রকাশনের স্থল। বন্ধত এসব ঘটনা সম্পর্কে ধারা গবেষণা করেন প্রমাণ লাভের তওকীক তারাই পেয়ে থাকেন) এবং (যেমন পূর্বোল্লিখিত আ্রাত

উক্ত কাহ্বিরদের পক্ষ থেকে যেরাপভাবে দলীলের বিষয়াদির স্বীকৃতি পাওয়া যায়, কোন কোন সময় ব্যাং দলীলের ফলশুনতি অর্থাৎ তওহীদ সম্পর্কেও স্বীকারোজি ভাপন করে থাকে। ফদ্বারা তওহীদ অত্যন্ত স্পল্ট হয়ে গেল। তাই) যখন তাদেরকে শামিয়ানা (অর্থাৎ মেঘমালা) সদৃশ তরঙ্গরাজি (তাদের চতুদিকে) পরিবেল্টিত করে ফেলে তখন তারা অকপট বিশ্বাসে আল্লাহ্ পাককে আহ্বান করতে থাকে। অনন্তর মখন তিনি তাদেরকে উদ্ধার করে ভূ-ভাগের দিকে নিয়ে আসেন, তখন তাদের কিয়দংশ মধ্যপন্থা অবলম্বন করে (অর্থাৎ বক্র শির্ক পরিহার করে তওহীদের সরলতম মধ্যপথ অবলম্বন করে) এবং (কিয়দংশ আবার আমার নিদর্শনাবলী অন্ধীকার করে বসে। এবং) যারা প্রবঞ্চক ও অকৃতভ কেবল তারাই আমার নিদর্শনাবলী অন্ধীকার করে (অর্থাৎ নৌকায় যে তওহীদের প্রতিভা করেছিল তা ভংগ করে ফেলে এবং ভূ-ভাগে পৌছুতে পেরেছে বলে যে ক্বভভাগ প্রকাশ করা উচিত ছিল তাও ছেড়ে দেয়)।

#### আনুবলিক ভাতব্য বিবয়

মহান আল্লাহ্র সর্ব্যাপী অসীম ভান ও অসাধারণ ক্ষমতার দৃশাবলী অব-লোকন করা সভ্তে কাঞ্চির ও মুশরিকগণ স্থীয় শির্ক ও কুফরীতে অনড় রয়েছে বলে সূরার প্রার্ভে তাদের সম্পর্কে সতর্কবাণী ছিল। আর অপরপক্ষে স্থভাবসুলভ-অনুগত মু'মিনগণের প্রশংসা-স্থতি ও ওভ পরিণতির বর্ণনা ছিল। মধ্যস্থলে মহামতি লোক-মানের উপদেশাবলীও এক প্রকার সেসব বিষয়ের পরিপূরকই ছিল। উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ্ পাকের সর্বব্যাপী ও সর্বতোমুখী ভান ও ক্ষমতা এবং সৃষ্টিকুলের প্রতি তাঁর অজ্প কুপা ও করুণারাজি বর্ণনা করে পুনরায় তওহীদের প্রতি আহ্বান করা হয়েছে।

अषय कुशा ७ कक्रगातांकि वर्गना करत शूनतांत्र छ७ छोएनत अछि छोह्यान कता हरहाह। وَمَا فَي الْاَرُ ضِ سَتَّوَ لَكُم مَا فِي السَّمَواتِ وَمَا فِي الْاَرْ ضِ سَتَّوَ لَكُم مَا فِي السَّمَواتِ وَمَا فِي الْاَرْ ضِ

মণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের যাবতীয় বস্ত তোমাদের অনুগত করে দিয়েছেন—অনুগত করে দেয়ার অর্থ কোন বস্তকে কারো আঞাবহ করে দেওয়া। প্রন্ন হতে পারে যে, ভূ-মণ্ডলের সকল বস্তু তো আভাবহ নয়। বরং অনেক বস্তুই তে। মানুষের মর্জির বিপরীত কাজ করে। বিশেষ করে যেসব বস্ত নভোমগুলে বিদ্যমান সেগুলো মানুষের আভাবহ হওয়ার তো কোন সম্ভাবনাই নেই। উত্তর এই যে, ুধুর্কার্ট অর্থ কোন রম্ভকে কোন বিশেষ কাজে বাধ্যতামূলকভাবে নিয়োজিত করে রাখা। আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় বস্ত মানুষের অনুগত করে দেওয়ার অর্থ এই যে, সেসব বস্তু মানুষের সেবা ও কল্যাণ সাধনে নিয়োজিত করে দেওয়া হয়েছে। তন্মধ্যে অনেক বস্তু তো এমন যে, সেও-লোকে মানুষের সেবায় নিয়োজিত করার সাথে সাথে তাদের আভাবহও করে দেওয়া হয়েছে—তারা যখন ষেভাবে ইচ্ছা সেগুলোকে ব্যবহার করে। আবার কতক বস্ত এমন্ও আছে যেওলো মানুষের কাজে তো লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে —ফলে তা মনিব-সেবায় যথারীতি অবশ্যই নিয়োজিত—কিন্ত প্রতিপালকোচিত হিকমতের পরিপ্রেক্ষিতে সেওলোকে মানুষের অনুগত করে দেওয়া হয়নি। যেমন নভোমওলে অবস্থিত স্পিট-জগৎ, গ্রহু-নক্ষর, বজ্ল-বিদ্যুৎ, র্ল্টিবাদল প্রভৃতি, যেগুলো মানুষের আভাবহ করে দেওয়া হলে পর সেওলোর উপর মানুষের স্বভাব, রুচি, প্রকৃতি ও অবস্থাবলীর বিভিন্ন-তার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া প্রতিফ্রিত হতো। একজন কামনা করতো যে, সূর্য অনতি-বিলম্বে উদিত হোক। আবার অপরজন তার নিজস্ব প্রয়োজনে এর বিলম্বে উদয়নই কামনা করতো। একজন র্ন্টি কামনা করতো; অপরজন উন্মুক্ত প্রা<del>ভ</del>রে সফরে আছে বলে রুল্টি না হওয়াই কামনা করতো। এমতাবস্থায় এরূপ পরস্পর বিপরীত-ধর্মী চাহিদা আকাশমগুলের বস্তসমূহের কার্যক্রমে বৈপরীতা ও বৈসাদৃশ্যের উত্তব ঘটাতো। এজনাই আল্লাই্পাক এসৰ বস্ত মানৰ সেবায়**িনয়োজিত**্অবশ্যি রেখে-ছেন , কিছু তার আভাবহ করে <del>রাধে</del>নতি। এও এক প্রকারের করায়ত্তকরণই বটে।

করে দেওয়া। যার অর্থ আরাহ্ পাক তোমাদের উপর তাঁর প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল প্রকারের নিয়ামত পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। প্রকাশ্য নিয়ামত বলতে সেসব নিয়ামত-কেই ৰোঝার যা মানুষ তার পঞ্চেম্নিরের সাহায্যে অনুধাবন করতে পারে। যেমন মনোরম আফুডি, মানুষের সুঠাম ও সংবদ্ধ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং প্রত্যেক অংগ এমন সুসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে তৈরী করা যেন তা মানুষের কাজে সর্বাধিক সহায়কও হয় অথচ আকৃতি-প্রকৃতিতেও কোন প্রকারের বিকৃতি না ঘটায়। অনুরূপভাবে জীবিকা, ধন-সম্পদ, জীবন-যাপনের মাধ্যমসমূহ, সুস্থতা ও কুশলাবস্থা----এ সবই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নিয়া-মত ও অনুকন্সাসমূহের অন্তর্ভা তদুপ দীন ইসলামকে সহজ ও অনায়াসল্থ করে দেওয়া, আলাত্-রস্লের অনুসরণ ও আনুগতা প্রদর্শনের তওফীক প্রদান, অন্যান্য ধর্মের উপর ইসলামের বিজয় ও প্রভাবশীলতা এবং শলুদের মোকাবেলায় মুসলমানদের প্রতি সাহায্য ও সহায়তা—এসবই প্রকাশ্য নিয়ামতসমূহের পর্যায়ভুজ। আর গোপনীয় নিয়ামত সেওলো যা মানব হাদয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত—যথা ঈমান, আল্লাহ্ পাকের পরিচয় লাভ এবং ভানবুদ্ধি, সচ্চরিত্ব, পাপসমূহ গোপন করা ও অপরাধসমূহের ছরিত শাস্তি আরোপিত না হওয়া ইত্যাদি।

बर आज्ञाल भरान आजार् जात و لَو الله مَا فِي ٱلْأَرْضِ سُنِ شَجَرَة ٱقَلامً

ভান ও প্রভা, তাঁর ক্ষমতার বাবহার এবং তাঁর নিয়ামত (কুপা ও দয়াসমূহ) যে একেরারে অসীম ও অফুরন্ত,—কোন ভাষার সাহায্যে তা প্রকাশ করা চলে না, কোন কলম দিয়ে তা লিপিবদ্ধ করা চলে না, এ তথাটুকুই সুস্পত্ট করে দিয়েছেন। অধিকন্ত তিনি এরপভাবে উদাহরণ পেশ করেছেন যে, ভূ-পুঠে যত বৃক্ষ আছে যদি সেগুলোর সৰ শাখা-প্রশাখা দিয়ে কলম তৈরী করা হয় এবং বিশ্বের সাগরসমূহের পানি কালিতে রাপাছরিত করে দেওয়া হয় এবং এসব কলম আলাহ তা'আলার প্রভাও ভান-গরিমা এবং তাঁর ক্ষমতা ব্যবহারের বিবরণ লিখতে আরম্ভ করে তবে সমুদ্রের পানি নিঃশেষ হয়ে যাবে, তবু তাঁর অফুরত প্রভা ও মহিমার বর্ণনা শেষ হবে না। কেবল একটি মান্ত সমুদ্র কেন--ষদি অনুরাপ আরো সাত সমুদ্রও অন্তর্ভু করে নেওয়া হয় তবুও সব সাগর শেষ হয়ে যাবে তথাপি আলাহ্ পাকের মহিমা প্রকাশক বাণীসমূহের পরি-সমাশ্তি, ঘটৰে না। মিনাল নিকাল ভানপূৰ্ণ ও প্ৰভাময় বাক্যাবলী।—(রূহ ও মামহারী) আলাহ্ পাকের মহিমা, কৃপা ও করুণাবলীও এর অভতু তে ৷ সাত সমুদ্র অর্থ এ নয় যে, সাত সমুদ্রের সংখ্যা সাতটিই; ররং এর অর্থ এই বে, এক সমুদ্রের সাথে আরো সাতটি সমুদ্র সংযুক্ত হয়েছে বলে যদি ধরেও নেওয়া হয় তা সন্ত্রেও এন্ডলোর পানি দিক্তে আলাত্র প্রকামর বাক্যসমূহ লিখে শেষ করা যাবে না । এখানে সার্ভের সংখ্যা উদীহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা হয়েছে—সীমিত করে দেওয়া উদ্দেশ্য

يىر قال لوكا ن নয় ৷ বার প্রমাণ কোরজানের অন্য এক আয়াত—ষেধানে বলা হয়েছে :

قُلُ لَّوْكَا نَ ا لَبَحْرِ مِدَا دًا لِكَلِمِتِ وَبِي لَنَغِدَ الْبَحْرِ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلَمِتْ وَبِي

অর্থাৎ আল্লাহ্র মহিমা কীর্তনসূচক বাণীসমূহ প্রকাশ করতে বাদি সম্প্রকে কালিতে রাগাভরিত করে দেওয়া হয়, তবে সম্প্র শূনা হয়ে য়াবে—কিন্তু সে বাণীসমূহ শেষ হবে না। আর তথু এ সম্প্র নয়, অনুরাপ আরো সমূপ্র অন্তর্ভুক্ত করলেও অবস্থা একই থাকবে। এ আয়াতে উটিক বলে এরাপ ইলিত করা হয়েছে য়ে, য়ি এধারা বহুদূর পর্যন্ত চলতে থাকে য়ে, এক সম্প্রের সাথে অনুরাপ অপর সম্প্র সংযুক্ত হয়ে তার সাথে অনুরাপ তৃতীয়টা, অনুরাপ চতুর্থটা—মোটকথা সম্প্রসমূহের মত্ত্বণ বা সংখ্যাই মেনে নেওয়া হোক না কেন-এগুলোর পানি কালি হলেও আল্লাহ্র মহিমা প্রকাশক বাণীসমূহ লিখে শেষ করতে পারবে না। যুক্তি-বুদ্ধির দিক দিয়ে একথা সুক্ষতিট মে, সমূল সাতেট কেন, সাত হাজারও যদি হয় তবুও তা সীমালক, শেষ

কতক রেওয়ায়েতে আছে যে, এ আয়াত ইহুদী পাদ্রীদের এক প্রন্নের উত্তরে নাষিল হয়েছে। মহানবী হযরত (সা) যখন মদীনায় তুশরীক আনেন তখন কিছু সংখ্যক ইহুদী পাল্লী হাষির হয়ে কোরআনের আয়াত

অবশ্যই হবে-কিন্ত کلیات الله অর্থাৎ আল্লাহর বাক্যাবলী অসীম ও অনন্ত-কোন

সুসীম বুর অসীমকে কিরুপে সীমিত করতে পারে?

তোমাদেরকে অতি সামান্য পরিমাণ জানই প্রদান করা হয়েছে) প্রসংগে আপত্তির সুরে বললো, আপনি (নবীজী) বলেন যে, তোমাদেরকে অতি সামান্য জান প্রদান করা হয়েছে। এতে আপনি কি ওধু আপনাদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন, না আমাদেরকেও এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন? মহানবী হয়রত (সা) বললেন—আমার উদ্দেশ্য সকলেই। অর্থাৎ আমাদের জাতিও এবং ইহুদী-শৃস্টানগণও। তখন তারা আপত্তি করে বললো—আমাদেরকে তো আরাহ্ পাক তওরাত প্রদান করেছেন—যা

আলাহ্র ভানের তুলনায় অতি নগণ্য। আবার তওরাতে যেসব ভান রয়েছে সে সম্পর্কেও তোমরা পুরোপুরি অবহিত নও। কিন্তু আলাহ্র ভানের তুলনায় ষাবতীয় আসমানী গ্রন্থ এবং সমস্ত নবীর সমল্টিগত ভানও অতিশয় কিঞিৎকর ও নগণ্য। এ বক্তব্যের সমর্থনেই এ আয়াত নামিল হয়েছে।

(हरात-काजीत) — و لَو ا نَ مَا فِي الْا رُضِ مِنْ شَجَرَةٍ ا قَلا مُ الاية

**~~** 

الله عَنْ وَلَهِ هِ وَلَا مَوْلُودُ هُو جَائِمَ عَنْ وَالِهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَلَا مَوْلُودُ هُو جَائِم عَنْ وَالِهِ اللهِ اللهُ وَعَلَا اللهِ حَتَّ فَلَا تَغُرَّتُكُمُ الْحَيْوةُ اللهُ نَيَا وَلَا يَغُرَّتُكُمُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهِ عَلَمُ اللهَ عَلَمُ اللهُ عَلَيْمُ خَوِيا اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْمُ خَوِيا اللهُ عَلَيْمُ خَوادِي اللهُ عَلَيْمُ خَوادًا اللهُ عَلَيْمُ اللهِ اللهُ عَلَيْمُ خَوادًا اللهُ عَلَيْمُ خَوادًا اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ خَوادًا اللهُ عَلَيْمُ خَوادًا اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ خَوادًا اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ الل

(৩৩) হে মানব জাতি ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর এবং ভয় কর এমন এক দিবসকে যখন পিতা পুরের কোন কাজে আসবে না এবং পুরুও তার পিতার কোন উপকার করতে পারবে না । নিঃসন্দেহে আলাহ্র ওয়াদা সত্য । অত-এব পাথিব জীবন যেন তোমাদেরকে ধোঁকা না দেয় এবং আলাহ্ সম্পর্কে প্রতারক শয়তানও যেন তোমাদেরকে প্রতারিত না করে । (৩৪) নিম্চয় আলাহ্র কাছেই কিয়ামতের ভান রয়েছে । তিনিই র্লিট বর্ষপ করেন এবং গর্ভাশয়ে যা থাকে, তিনি তা জানেন। কেউ জানে না আগামীকল্য সে কি উপার্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন্দেশে সে মৃত্যুবরণ করবে। আলাহ্ সব্জ, স্ববিষয়ে সম্যুক ভাত।

#### তফসীরের সার-সংক্রেপ

হে লোকসকল। তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর ( এবং কুফরী ও শির্ক পরিহার কর) এবং সেদিনের ভয় কর যেদিন না কোন পিতা স্থীয় পুরের জন্য, না কোন পুর স্থীয় পিতার জন্য কোন দাবী আদায় করতে সক্ষম হবে। সেদিনের আগমন একেবারে অবশ্যভাবী। কেননা এ সম্পর্কে আল্লাহ্ পাকের অঙ্গীকার রয়েছে। আর আল্লাহ্ পাকের অঙ্গীকার নিঃসন্দেহে সত্য (প্রতিপন্ন) হয়। সূতরাং এ পাথিব জীবন ভোমাদেরকে যেন প্রভারিত না করে। (সূতরাং এর প্রবঞ্চনায় পড়ে আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে শান্তি দেবেন না বলে যেন মনে না কর। যেমন এরা বলে বেড়াতো তামাদেরকে শান্তি দেবেন না বলে যেন মনে না কর। যেমন এরা বলে বেড়াতো তামিনের ক্রিটিও আমারে আমার পালনকর্তার সমীপে ফিরে যেতেও হয় তবে নিশ্চয় তাঁর নিক্টেও আমার জন্য অতি চম্বকার আয়োজন থাকবে)। নিঃসন্দেহে কেবল আল্লাহ্ পাকই কিয়ামতের সংবাদ

রাখেন এবং তিনিই (স্বীয় জানানুষায়ী বৃষ্টি বর্ষণ করেন। সূতরাং এ সম্পর্কেও পূর্ণ জান কেবল তাঁরই তরে নিদিন্ট।) এবং (গর্জবতীর) গর্জাশয়ে যা (পূর না কন্যা) রয়েছে তা কেবল তিনিই জানেন। এবং কোন ব্যক্তিই জানে না যে, আগামীকাল সে কি কাজ করবে। (এ সম্পর্কেও ওধু তিনিই জাত) এবং কোন ব্যক্তি জানে না যে, তার মৃত্যু কোথায় হবে (এ সংবাদও ওধু তাঁর জানেই রয়েছে। কেবল এওলো কেন, যত অদৃশ্য বস্তু রয়েছে) নিঃসম্পেহে আল্লাহ্ পাকই সেসব কথা জানেন। (এবং এ- ওলো সম্পর্কে) পরিপূর্ণভাবে ভাত (এ ক্ষেত্রে অপর কারো অংশীদারিছ নেই)।

#### আনুষরিক ভাতব্য বিষয়

উপরোল্লিখিত আয়াত্দয়ের প্রথম আয়াতে মু'মিন-কাষ্টির নির্বিশেষে সমগ্র মানব-কুলকে সম্বোধন করে আল্লাহ্ তা'আলা ও কিয়ামত দিবস সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন करत সেজন্য প্রস্তুতি নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছেঃ هُنَا النَّا سُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ আর্থাৎ হে মানবজাতি। স্বীয় পালনকর্তাকে ভয় কর। একেরে আল্লাহ্ পাকের মূল বা অন্য কোন গুণবাচক নামের ছলে 'রব' (—পালনকর্তা) বিশেষ-ণটি চয়ন করার মধ্যে এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, আলাহ্কে ডয় করার যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তা কোন হিংম জব্ব বা শন্তু সম্পর্কে স্বাডাবিকভাবে মনে যেরূপ ভয়ের উদ্রেক হয়ে থাকে সেরাপ ভয় নয়। কেননা আল্লাহ্ পাক তো তোমাদের পালনকর্তা---স্তরাং তার সম্পর্কে এ ধরনের কোন আশংকা থাকা বান্ছনীয় নয়। বরং এ ছলে সে ধর-নের ভয় বোঝানো হয়েছে, যা বয়োজ্যেছ ও ভক্লজনের প্রতি তাঁদের মানমর্যাদা ও প্রতাপ-প্রতিপত্তির পরিপ্রেক্ষিতে হয়ে থাকে। যেমন পুর পিতাকে এবং ছাব্র তার শিক্ষককে ভয় করে। অথচ এরা তার শন্ধুবা ক্ষতি সাধনকারী কেউ নয়। কিন্ত তাঁদের সম্ভয ও প্রভাব হাদয়ে বিদ্যমান থাকে। তাই তাদেরকে পিতা ও ওস্তাদের অনুসরণে ও নির্দেশ পালনে বাধ্য করে। এ খানেও একখাই বোঝানো হয়েছে—যেন আল্লাহ্ পাকের মহান মর্বাদা ও প্রভাগ ভোমাদের হাদরে পুরোপুরি ছান করে নেয়, যেন ভোমরা অনায়াসে তাঁর অনুসরণ ও নির্দেশ পালন করতে পার।

এখানে ঐ শ্রেণীর পিতা-পুছকে বোঝানো হয়েছে, যাদের মধ্যে একজন মু'মিন অপরজন কাফির। কেননা, মু'মিন পিতা স্বীয় কাফির পুছের শান্তি বিন্দুমাছও হ্রাস করতে পারবে না এবং তার কোন উপকারও সাধন করতে পারবে না। অনুরাপভাবে মু'মিন পুছ কাফির পিতার কোন কাজে আসবে না।

अत्रंभ निर्मिण्डेकद्राश्वद काज्रभ, काज्रधान कद्रीराद खना खांत्रालम्ह अदर हानीरात्र विकित्त र्विश्वाद्धालम्ह आधान अव्या म्मण्डेत्र वर्षना कद्रा हर्विद्धाल राज्य विक्र रविद्याल स्वा अवर प्रज्ञान भिलामाला अलात्व करा अवर प्रजान भिलामाला करा प्रभावित कद्र रवन । खांत अ प्रभावित खांता लां लां लां का अक्रव्य हरने र क्रिक्ट हिन्दी وَالَّذَ يُنَ ا مَنُوا وَ البَّعِنَهُم وَ رِيَّتُهُم فِي يُما مِ الْحَقْنَا عِلْمَ الْمَقْنَا وَ الْبَعِنَهُم وَ رِيَّتُهُم فِي إِنْ يُما مِ الْحَقْنَا عِلْمَ الْمَقْنَا وَ الْبَعِنَهُم وَ رِيَّتُهُم فِي إِنْ يُما مِ الْحَقْنَا وَ الْبَعِنَهُم وَ رِيَّتُهُم فِي إِنْ يُما مِ الْحَقْنَا وَ الْبَعِنَهُم وَ رِيَّتُهُم فِي إِنْ يُما مِ الْحَقْنَا وَ الْبَعِنَهُم وَ الْمَعْنَا وَ الْمَعْنَا وَ الْبَعْنَاهُم وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ

অর্থাৎ যারা সমান এনেছে এবং তাদের সন্তান-সন্ততিও সমানের ক্ষেছে তাদের অনুসরণ করেছে—আর তারাও মু'মিনে পরিণত হয়েছে; আমি এ সন্তান-সন্ততি-দেরকে তাদের পিতামাতার মর্যাদায় উন্নীত করে দেব। যদিও তাদের কার্যাবলী এ ভারে পৌছার উপযোগী নয়। কিন্তু সৎ পিতামাতার কল্যাণে কিরামতের দিন তারা এ কল লাভ করতে সক্ষম হবে যে, পিতামাতার ভারে তাদেরকে পৌছে দেওয়া হবে। কিন্তু এ ক্ষেক্তে লাভ এই যে, সন্তানকে মু'মিন হতে হবে—যদিও কাজকর্মে কোন ছুটি ও শৈহিল্য থেকে থাকে।

खनूक्र श्राद खशत क्रव खाझाए तासाह : - مُنْتَ عَدُ نِي يَدُ خُلُونَهَا وَ صَنَ اللهِ مَنْ اللهِ مَا اللهُ عَلَي مِنْ اللهُ عَلَي مِنْ اللهُ عَلَي مَنْ اللهُ عَلَي عَلَي هَا وَ لَا يَنْهُمُ وَ الرّوا جَهُمْ وَ لَا يَنْهُمْ وَ الرّوا جَهُمْ وَ الرّوا عَلَيْهُمْ وَ الرّوا عَلَيْهُمْ وَ الرّوا عَلَيْهُمْ وَ الرّوا عَلَيْكُمْ وَ الرّوا عَلَيْهُمْ وَ الرّوا عَلَيْهُمْ وَ الرّوا عَلَيْهُمْ وَ الرّوا عَلَيْكُمْ وَ الْمُعْلَقُونَا وَ عَلَيْكُمْ وَ الْمُرْفِقُونَا فِي عَلَيْكُمْ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَالْمُونُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَالْمُونُ وَالْمُعُمْ وَالْوالْمُعُلِقُونَا وَلَا عَلَيْكُمْ وَالْمُونُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَالْمُعْلِقُونَا وَالْمُعْلِمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَالْمُونُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَالْمُعْلِمُ عَلَيْكُمْ وَالْمُعْلِمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَالْمُعْلِمُ عَلَيْكُمْ وَالْمُعْلِمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَالْمُعْلِمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَالْمُعُلِمُ وَلِمْ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُوالْمُونُ وَلِمْ وَلِمْ لِلْمُونُ وَلِمْ وَالْمُونُ ولِي اللّهُ وَلِمْ لِلْمُعْلِمُ وَلِلْمُعُلِمُ وَلِمْ وَلِلْمُونُ وَلِلْمُعُلِمُ وَلِي مُعْلِمُ وَلِي اللّهُ وَلِي لِللْمُعُلِمُ و

দ্বীগণ ও পুত্র-পরিজনও তাদের সাথে প্রবেশ করবে। যোগ্য বলতে মু'মিন হওয়া বোঝানো হয়েছে।

এ আয়াত্ত্বয় দারা প্রমাণিত হয় যে, পিতামাতা ও সন্তান-সন্ততি, অনুরাপভাবে বামী এবং দ্বী মু'মিন হওপ্পার ক্ষেত্রে যদি সমস্রেণীভূক্ত হয় তবে হাশর ময়দানে একের দারা অপরের উপকার সাধিত হবে। অনুরাপভাবে বিভিন্ন হাদীসের রেওগ্নায়েতে সন্তান কর্তৃক পিতামাতার জন্য সুপারিশ করার কথা বণিত আছে। সুতরাং উলিদিত আয়াতে বণিত বিধি যে, হাশর ময়দানে কোন পিতা সন্তানের বা কোন সন্তান পিতার কোন উপকার সাধন করতে পারবে না—তা তথু সে ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যখন এদের মধ্যে একজন মু'মিন এবং অপরজন কাফির হবে।——(মাষহারী)

#### www.eelm.weebly.com

কায়েদা ঃ এখানে একথা প্রণিধানযোগ্য যে, এ আয়াতে পিতা পুরের কোন উপকার সাধন করতে পারবে ما عبورى و الله বাক্যরপে لَا يَجُورِي وَ الله

ত্র শব্দসমূহের বাবহার করা হয়েছে। গদ্ধান্তরে দুটো গরিবর্তন দাধিত হয়েছে। এক. একে বিশেষাবাচক বাকারাপে বর্ণনা করা হয়েছে। দিতীয়ত. এখানে ত্র শব্দর পরিবর্তে ত্র শব্দ গৃহীত হয়েছে। তাৎপর্য এই যে, তুলনা-মূলকভাবে ক্রিয়াবাচক বাকোর চাইতে বিশেষাবাচক বাকা অধিক জোরদার হয়ে থাকে। বাকোর এক্ষাপ পরিবর্তনের মাধ্যমে এ পার্থকোর প্রতি ইন্তিত করা হয়েছে, যা পিতাপুদ্ধের মাঝে বিদামান। তা এই যে, সন্তানের প্রতি পিতার ভালবাসা অধিকতর গভীর। পক্ষান্তরে পিতার জন্য সন্তানের ভালবাসা দুনিয়াতেও সে স্তর পর্যন্ত পৌহাতে পারে না। আর এখানে হাশর ময়দানে উপকার সাধনে উভয়ের অক্ষমতার কথাই বলা হয়েছে। কিন্তু সন্তানের কোন উপকার সাধন না করার কথা বিশেষ জোর দিয়ে বলা হয়েছে। আর ত্র প্রতি শ্রের ছলে ত্র প্রতি শব্দ ব্যবহারের তাৎপর্য এই যে, ত্র বলতে শুধু সন্তানগণকেই বোঝানো হয় আর ত্র ত্র শব্দ অধিকতর ব্যাপক।

—সন্তানগণের সন্তানগণও এর অন্তর্ভুক্ত। এতে অগরদিক দিয়ে এ বিষয়েরও সমর্থন পাওয়া গেল যে, স্বয়ং উরসজাত পুষও পিতার কোন কাজে আসবে না। তাহলে পৌৱ ও প্রপৌত্রের কথা বলা নিম্পুয়োজন।

অপর আয়াতে গাঁচটি বস্তর জান সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্ পাকেরই জন্য নিদিস্ট থাকা এবং অপর কোন সৃষ্টির সে জান না থাকার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং এর মাধ্যমেই সুরায়ে লোকমান শেষ করা হয়েছে।

ا نَّ اللهُ عِنْدَ لَا عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْاَرْحَامِ وَمَا تَدُرِي نَفْسُ بِاَيِّ اَ رُفْرِ تَمُونُ وَمَا تَدُرِي نَفْسُ بِاَيِّ اَ رُفْرِ تَمُونُ وَمَا تَدُرِي نَفْسُ بِاَيِّ اَ رُفْرِ تَمُونُ

অর্থাৎ কিয়ামত সম্পক্তি ভান কেবল আলাহ্ পাকেরই রয়েছে (অর্থাৎ কোন্
বছর কোন্ তারিখে সংঘটিত হবে) এবং তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেনও মাতৃগর্ভে কি
আছে তা তিনিই জানেন (অর্থাৎ কন্যা না পুর, কোন্ আকৃতি-প্রকৃতির) এবং আগামী
কাল কি অর্জন করবে তা কোন ব্যক্তি জানে না (অর্থাৎ ভাল মন্দ কি লাভ করবে)
অথবা কোন্ স্থানে মৃত্যুবরণ করবে তাও কেউ জানে না।

প্রথম তিন বস্তু সম্প্রকিত ভান যদিও একথা স্পষ্টভাবে বলা হয়নি যে, আল্লাহ্ পাক ব্যতীত অন্য কারো এওলোর ভান নেই। কিন্তু বাক্যবিন্যাস ও প্রকাশভংগী থেকে একথাই বোঝা যায় যে, এসব বন্তর ভান কেবল আল্লাহ্ পাকের অসীম ভান ভাণ্ডাব্রুই সীমিত রয়েছে। অবশ্য অবশিশ্ট বন্তবন্ধ সম্পর্কে একথা স্পশ্টভাবেই বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ পাক ব্যতীত অন্য কারো এগুলোর তথ্য ও তত্ত্ব জানা নেই। এ পাঁচ বন্তকে সূরায়ে আন'আমের আয়াতে بنائل المنافث অদৃশ্য জগতের চাবিসমূহ) বলে আখ্যারিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে বিল হয়েছে এই তিন ভিম্ম অন্য কেউ এ সম্পর্কে ভাত নয়। হাদীসে একে আর্মান্ত বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে:

অন্য কেউ এ সম্পর্কে ভাত নয়। হাদীসে একে আইন বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে:

অন্য হয়েছে:

অন্য হয়েছে:

অন্য হয়েছে:

অন্য হাদীসে একে অর্থ ভালা খোলার চাবি। সূতরাং এর অর্থ অদৃশ্য ভান ভাণ্ডারের মূল—যার সাহায্যে অদৃশ্য ভান ভাণ্ডারের ধার উন্যুক্ত করা হয়।

আবৃশ্য জান সম্পকিত মাস'জালাঃ এ মাস'আলার প্রয়োজনীয় বর্ণনা সূরায়ে নামলের আয়াত এই বিশ্ব বি

ইবনে উমর (রা) ও ইবনে মসউদ (রা) হতে বণিত হাদীসে ইরশাদ হয়েছে (ا من م ا عمد ا بن كثير) অর্থাৎ
ا و تبيت مغاتم كل شي الا الخمس (ا من م ا عمد ا بن كثير)
शাচিটি বাতীয় যাবতীয় বস্তর চাবি আমাকে প্রদান করা হয়েছে—এতে او تبيت अर्था প্রকাশ করে দিয়েছে যে, এ পাঁচ বস্ত ব্যতীত যে সব অদৃশ্য জান নবীজির
অজিত ছিল তা আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে প্রদত্ত হয়েছিল। সূতরাং

তা অদৃশ্য ভানের সংভাভুক্ত নয়। কেননা নবীগণকে (সা) ওহী এবং ওলীগণকে ইলহামের মাধ্যমে যে অদৃশ্য তথাবলী আলাহ্র পক্ষ থেকে অবগত করানো হয় তা প্রকৃতপক্ষে অদৃশ্য ভানই নয়—য়য় উপর ভিত্তি করে তাদেরকে অদৃশ্য ভানের অধিকারী বলা যেতে পারে। বরং সেওলো الْمُنْ الْمُ

صِنَ أَنْبَاءِ الْعَيْبِ : अपृगावार्णात्रम्ह वत्त जाशाशिष्ठ कत्ना रुखाह—वता रुखाह ومِنْ أَنْبَاءِ الْعَيْبِ

الْمُونِ الْمُونِ الْمُونِ الْمُونِ الْمُونِ الْمُونِ الْمُونِ الْمُؤْنِيِّةِ الْمُونِ الْمُؤْنِيِّةِ الْمُؤْنِيِ

সুতরাং হাদীসের মর্মার্থ এই যে, এ পাঁচ বস্তকে তো আল্লাহ্ পাক নিজ সন্তার সাথে এমনভাবে নিদিন্ট করে রেখেছেন যে, النظيب ভানের অদ্দা বার্তা হিসেবেও ফেরেশতা বা নবীগণকে এ জান প্রদান করা হয়নি। এগুলো ছাড়া অন্যান্য জানের জনেক কিছু নবীগণকে ওহীর মাধ্যমে প্রদান করা হয়।

এ বক্তব্য থেকেও এ পাঁচ বস্ত বিশেষভাবে উল্লেখের আরও এক কারণ জানা গেল।

ভারও একটি সন্দেহ ও তার উত্তর ঃ উদ্লিখিত আয়াতে একথা প্রমাণিত হলো যে, সাধারণ অদৃশ্য ভান যা আলাহ্ পাকের বৈশিল্টা তথ্যধ্যে বিশেষ করে উক্ত পাঁচ বস্তু এমন যে, যার ভান কোন নবী (সা)-কে ওহীর মাধ্যমেও প্রদান করা হয় না। সূত্রাং এসব বস্তু সন্দর্কে কারো কিছু জানার কথা নয়। অথচ আলাহ্ পাকের ওলীপণ সন্দর্কে এমন অসংখ্য ঘটনা বণিত আছে যে, তারা বৃল্টি বর্ষণের আগাম সংবাদ দিয়েছেন বা কোন পর্ভন্থ সন্তান সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করেছেন বা কারো সম্পর্কে কোন কাজ করা বানা করার অগ্রিম সংবাদ দিয়েছেন, কারো মৃত্যুন্থান নিদিল্ট করে বলে দিয়েছেন এবং তাঁদের এসব আগাম বার্তা বাস্তবে ঠিক প্রমাণিতও হয়েছে।

অনুরাপভাবে কোন কোন গণক ও জ্যোতিষশান্তবিদ এসব বস্তু সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য প্রদান করে থাকে এবং কখনো কখনো তা ঠিকও হয়ে যায়। তবে এ গাঁচ বস্তুর ভান কেবল আলাহ্রই সংগে কিভাবে নিদিন্ট রইলো?

এর এক উত্তর তো উহাই যা 'সূরায়ে নামলে' সবিস্তার বর্ণনা করা হয়েছে এবং সংক্ষিণ্ডভাবে উপরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রকৃত প্রস্তাবে অদৃশ্য ভান (ইল্মে গায়েব) তাকেই বলা হয়, যা কোন প্রচলিত ও ঘাড়াবিক কারণের মাধ্যমে হয় না। বরং কোন মাধ্যম ছাড়া নিজে নিজেই হয়। এসব ভান যদি নবীগণ (সা)-এর ওহীর মাধ্যমে, ওলীগণের ইলহামের মাধ্যমে এবং গণক ও জ্যোভিষিগণের নিজম্ব গণনা বা অন্য কোন বাভাবিক কারণের মাধ্যমে অজিত হয় তবে তা ইলমে গায়েব বা অদৃশ্য ভান নয় বরং অদৃশ্য বার্তা (الفراء الفراء الفراء )—যা আংশিকভাবে কোন ব্যক্তিগত ব্যাপারে কারো অজিত হয়ে যাওয়া উল্লেখিত আয়াতের পরিপন্থী নয়। কেননা, এ আয়াতের সারমর্ম এই যে, সমগ্র সৃষ্টি ও যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কিত এ পাঁচ বন্ধর পরিপূর্ণ ভান আল্লাহ্ পাক কাউকে ওহী বা ইলহামের মাধ্যমে প্রদান করেন নি। ইলহামের মাধ্যমে কোন এক-আধটা ঘটনা প্রসংগে আংশিক ভানলাভ, এর পরিপন্থী নয়।

ইলমে গায়েব বা অদৃশ্য জান সম্পর্কে একটি বিশেষ ওরুত্বপূর্ণ তথ্য ঃ বরেণ্য ওজাদ শায়শুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাকীর আহমদ ওসমানী (র) তাঁর তক্ষসীরের সংশ্লিপ্ট টীকায় এক সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক অর্থ ও তাৎপর্যবহ তথ্য প্রকাশ করেছেন। যশ্বারা উল্লিখিত সব ধরনের প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে যায়। তা এই যে, গায়েব দৃ'প্রকারের। (এক) অদৃশ্য নির্দেশাবলী, যথা শরীয়তের নির্দেশাবলী, আলাহ্ পাকের যাত ও সিফত, সঙা ও গুণাবলী সম্পক্তিত ভানও এর অন্তর্গত, যাকে ইলমে আকায়েদ বলা হয়। আর শরীয়তের সেসব নির্দেশা যেগুলোর মাধ্যমে আলাহ্ পাকের কোন কোন্ কাজ পছন্দনীয়, কোন্গুলো অপছন্দনীয়, তা জানা যায়—এসব বস্তু গায়েব বা অদৃশ্যই বটে।

ছিতীয় প্রকার ঃ — শৈংকাই ত বিশা ঘটনাবলী ) অর্থাৎ ভবিষ্যতে সংঘটিতবা ঘটনাবলী সংলিত্ট ভান। প্রথম শ্রেণীভুজ অদৃশ্য বস্তুসমূহের ভান হক তাংআলা নবী ও রসূলগণ (স)-কে প্রদান করেছেন, যার উল্লেখ কোরআনে করীমে এরাপভাবে রয়েছে : قَالَ يَظْهُرُ عَلَى خَبْبُهُ آ حَدًا الْآ صَى ا رُ تَـفَى مِنْ رَسُول — অর্থাৎ আলাহ্ পাকের মনোনীত ও পছন্দনীয় রসূল ব্যতীত জন্য কেহ তাঁর পোননীয় ও অদৃশ্য তখ্যাদি সন্দর্কে অবহিত হতে পারে না।

ভিতীয় প্রকার অর্থাৎ المرابع المرابع

ভারাতের শ্পাবলী সংলিতট তথাদি: এ ভারাতে গাঁচ বন্তর ভান হক তা'আলার জন্য নিদিতট থাকার কথা বিশেষ ভরুত্বসহ বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য। সূত্রাং গাঁচ বন্তকে একই শিরোনামভূক করে এগুলোর ভান মহান আলাহ্রই জন্য নিদিতট করে জন্য কোন সৃতিইর এ ভান নেই—এ কথা বলে দেওরাই বাহাত বাত্হনীয় ছিল বলে মনে হয়। কিন্তু উল্লিখিত আয়াতে এমনটি করা হয়নি। বরং প্রথম তিন বন্তর ভান তো ইতিবাচকভাবে আলাহ্ গাকের জনাই নিদিতট থাকার কথা বর্ণনা করা হয়েছে ও অপর দু'বন্ত সন্দর্কে আলাহ্ গাকে ব্যতীত অন্য কারো কোন ভান নেই বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আবার প্রথম তিন বন্তর মধ্য হতে কিয়ামতের বর্ণনা এরাগভাবে করা হয়েছে। আবার প্রথম তিন বন্তর মধ্য হতে কিয়ামতের তথ্য কেবল আলাহ্ গাকেরই জানা রয়েছে। ভিতীয় বন্তর বর্ণনা শিরোনাম গাল্টিয়ে ক্লিয়াবাচক বাক্যে এরাগভাবে করা হয়েছে ঃ

ভূতীয় বন্তর বর্ণনা ভাবার শিরোনাম গাল্টিয়ে এরাগভাবে করা হয়েছে ঃ

ভূতীয় বন্তর বর্ণনা আবার শিরোনাম গাল্টিয়ে এরাগভাবে করা হয়েছে ঃ

ভূতীয় বন্তর বর্ণনা আবার শিরোনাম গাল্টিয়ে এরাগভাবে করা হয়েছে ঃ

শুরোনামের এরাপ পরিবর্তন বাক্য বিন্যাসের এক প্রকার রীতিও বলা

ষেতে পারে। গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করনে আরো কিছু অভিনব তত্ত্ব ও তাৎপর্য পরিলক্ষিত হবে, যা হযরত থানবী (র) 'বয়ানুল কোরআনে' বর্ণনা করেছেন। এর সংক্ষিণ্ডসার এই যে, শেষোজ দু'বন্ধ অর্থাৎ আগামীকাল মানুষ কি উপার্জন করবে এবং সে কোন্ ছানে মৃত্যুবরণ করবে যা মানুষের নিজ সভা-সংশ্লিষ্ট ব্যাপার, মানুষের এওলোর ভান অর্জন করার সম্ভাবনা হয়তো থাকতে পারতো। এ সম্ভাবনা অপনোদনের উদ্দেশ্যে এ দুয়ের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো কোন ভান নেই বলে বিশেষভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ফন্মারা প্রথম তিন বস্তুর ভান ও তথা আলাহ্ ব্যতীত অন্য কারো না থাকার কথা অতি উত্তমভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে। কেননা যখন মানুষ নিজ কার্যাবলী ও উপার্জনাদি এবং নিজ পরিণতি অর্থাৎ মৃত্যু ও মৃত্যুছল ,সম্পর্কে কিছু জানে না, তখন আকাশ, বৃষ্টি বর্ষণ ও মাতৃগর্ভের গভীর অন্ধকারে প্রচ্ছন্ন **ভুণ সম্পর্কে জানতে সক্ষম হবে কি? সর্বশেষ বস্তুতে কেবল মৃত্যুছল সম্পর্কে মানু**– ষের ভান না থাকার কথা বলা হয়েছে। অথচ মৃত্যুন্থলের ন্যায় মৃত্যুক্ষণও মানুষের জানা নেই। কারণ এই যে, মৃত্যুছল নিদিল্টভাবে জানা না থাকলে বাহ্যিক অবস্থাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে মানুষ এ সম্পর্কে কিছুটা অনুধাবন করতে পারে যে, সে যেখানে বসবাস করছে সেখানেই মৃত্যুবরণ করবে। অন্তত যে ছানে মারা যাবে সে ছানটি দুনিয়াতে তো বিদামান আছে। পকান্তরে মৃত্যুক্ষণ যা অনাগত ভবিষ্যৎকাল; এখনো অন্তিত্ব

পর্যন্ত লাভ করেনি। সুতরাং যে ব্যক্তি মৃত্যুদ্থান কার্যত বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তা জানে না, তার সম্পর্কে এরূপ ধারণা কিভাবে করা যেতে পারে যে, মৃত্যুক্ষণ যার এখনো অভিত্বও নেই তা সে জেনে নিতে সক্ষম হবে।

মোটকথা এখানে এক বন্তর নিষেধের সাথে সাথে অপর বন্তসমূহের নিষেধও অতি উত্তমভাবে বোধগম্য হয়ে যায়। তাই এ দু'বন্তকে নেতিবাচক শিরোনামে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমোক্ত তিন বন্ত প্রকাশ্যতই মানুষের নাগালের বাইরে বলে তাতে মানুষের ভানের কোন অধিকার না থাকাটাই সুস্পট। এ জন্য এক্ষেল্লে হাঁ-সূচক শিরোনাম অবলঘন করে সেগুলো হক তা'আলারই জন্য নিদিট্ট বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

এগুলোর মধ্যে প্রথম বাক্য বিশেষ্যবাচক ও পরবর্তী দু'বাক্য ক্রিয়াবাচক বাক্যরূপে বাবহার করার মধ্যে সন্তবত এ প্রভা ও তাৎপর্য নিহিত রয়েছে যে, কিয়ামত
তো এক সুনিদিত্ট বিষয়—এতে কোন নতুনত্ব নেই। পক্ষান্তরে সন্তান ধারণ ও রুত্টি
বর্ষণের বিষয়টা ঠিক এমনটি নয়—এতে নতুনত্ব ও অভিনবত্ব আরোপিত হতে থাকে।
কিন্ত ক্রিয়াবাচক বাক্য নতুনত্ব প্রকাশ করে। এজন্যই ইহাকে উভয় ছানেই ব্যবহার
করা হয়েছে। আবার এ দুয়ের মধ্যেও হামলের (সন্তান ধারণ) ক্ষেত্রে তো আরাহ্
পাক্রের ইলমের উল্লেখ রয়েছে:

পাকরের ইলমের উল্লেখ রয়েছে:

ত্রিতি বর্ষণের ক্ষেত্র ইলমের উল্লেখ নেই। এর
কারণ এই যে, এখানে বৃত্টি বর্ষণের কথা উল্লেখ করে আনুষ্টাকভাবে এও ব্যক্ত করে
দেওয়া হয়েছে যে, রুত্টির সাথে মানবজাতির অগণিত কল্যাণ ও উপকার বিজড়িত, তা
মহান আল্লাহ্ কর্তু কই বিষত হয়। এতে অন্য কারো কোন কর্তুত্ব বা ভূমিকা নেই।
অতএব এ সম্প্রকিত ভান বাক্যের বর্ণনাভংগী থেকেই প্রমাণিত হয়।

## سو ر ۽ السجد ۽

# म्हा माखराष्ट

মক্কান্ন অবতীৰ্ণ, ৩ ককু, ৩০ আয়াত

# إنسيراللوالزخمانالرجسي

اَلْغَرَّهُ تَافِرْيُلُ الْكِنْ لَا رَبْبَ فِيهُ مِنْ مَّ بِ الْعَلِمِينَ ۞ اَمْ الْعَلَمِينَ ۞ اَمْ الْعَلَمُ الْمُولُونَ افْتُرْمَهُ ؟ بَلْ هُو الْمُخْنُ مِنْ رَبِكَ لِتُنْفِرُ وَقُومًا مَا اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ الْعَلَمُ مَا اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

## পরম করুণাময় আলাহ্ তা'আলার নামে আরম্ভ।

(১) ভালিফ-লাম-মীম, (২) এ কিতাবের অবতরণ বিশ্বপালনকর্তার নিকট থেকে এতে কোন সন্দেহ নেই। (৩) তারা কি বলে, এটা সে মিখ্যা রচনা করেছে? বরং এটা আপনার পালনকর্তার তরফ থেকে সত্য, যাতে আপনি এমন এক সম্প্রদারকে সতর্ক করেন, যাদের কাছে আপনার পূর্বে কোন সতর্ককারী আসেনি। সভবত এরা সুপ্র প্রাণ্ড হবে।

#### তফসীরের সার সংক্ষেপ

আলিক-লাম-মীম (যার অর্থ আল্লাহ্ পাকই জানেন)। এটা অবতরিত গ্রন্থ (এবং) এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। (এবং) এটা বিশ্বজ্ঞপতের পালনকর্তার পক্ষ হতে অবতীর্ণ হয়েছে। (যেমন এ গ্রন্থের অলৌকিকত্ব ও অনন্যতার প্রমাণ এ গ্রন্থ বাবে যে, এ প্রন্থ পর্যাপর প্রস্থা বাবে যে, এ প্রন্থ পর্যাপন্তর বাবিত বাবিত রচনা (অর্থাৎ এরাপ উজি সম্পূর্ণ অমূলক ও মিখ্যা—ইহা মানব রচিত নয়) বরং ইহা আপনার পালনকর্তার নিকট থেকে (আগত) সম্পূর্ণ সত্য গ্রন্থ আপনার পালনকর্তার নিকট থেকে (আগত) সম্পূর্ণ সত্য গ্রন্থ আপনার বাবিত বাবিত বাবিত বাবিত বাবিত বাবিত আপনার পূর্বে কোন ভয় প্রদর্শনকারী আগমন করেন নি।

#### www.eelm.weebly.com

আনুষরিক ভাতব্য বিষয়

এ আয়াতে نَدُ الر নকটি সাধারণ আডিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকের প্রতি আহ্বানকারী, চাই তিনি রসূল ও পরগম্বর হোন বা তাদের কোন প্রতিনিধি বা ধর্মীয় আলিম হোন। এ আয়াত দারা সকল সম্প্রদায় ও দল-সমূহের নিকটে তওহীদের দাওয়াত পৌছে গেছে বলে বোঝা যায়। একথা স্বস্থানে সম্পূর্ণ ঠিক এবং আল্লাহ্ পাকের সর্বব্যাপী করুণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ষেমন ইমাম আবৃ হাইয়্যান বলেন যে, তওহীদ ও ঈমানের দাওয়াত কোন কালে, কোন স্থানে এবং কোন সম্প্রদায়ে কখনো ছিন্ন ও ক্ষুন্ন হয়নি। যথনি এক নবুয়তের উপর দীর্ঘ-কাল অতিবাহিত হওয়ার পর সেই নবুয়ত ভিডিক ভানের অধিকারী আলিমগণ নিতাত নগণ্য সংখ্যক হয়ে পড়তেন, তখনি অপর নরী রা রস্ব প্রেরিত হতেন। এ ছারা এ কথা বোঝা যায় যে, আরব সম্প্রদায়সমূহের মধ্যেও স্ভবত তওহীদের দাওয়াত পূর্ব থেকেই অবশ্য পৌছেছিল। কিন্ত এজন্য এটা আবশ্যক নয় যে, এ দাওয়াত স্বয়ং কোন নবী বা রসূল বহন করে এনেছিলেন—হতে পারে তাঁদের প্রতিনিধি আলিম-গণের মাধ্যমে পৌছেছিল, সুতরাং এ সূরা এবং সূরায়ে ইয়াসিন ও অন্যান্য সূরার ষেসব আয়াত দারা এ কথা প্রমাণিত হয় যে, আরবের কুরায়শ গোলে ভাঁর পূর্বে কোন نْدُ الر ( ভরপ্রদর্শক ) আগমন করেন নি, তখন بنز عر বলতে এর পারিভাষিক তথ্যানুযায়ী নৰী-ব্ৰস্থকেই বোঝাৰে এবং অৰ্থ এই হবে যে, এ সম্প্ৰদায়ে অপনার পূর্বে কোন রসূল বা নবী আগমন করেন নি। যদিও অন্যান্য উপারে তওহীদ ও ঈমানের দাওয়াত এখানেও পৌছেছিল।

রসূলুজাহ্ (স)-র প্রেরপের পূর্বে বহু ব্যক্তি সম্পর্কে এ কথা প্রমাণিত হয়েছে যে, তাঁরা ইবরাহীম ও ইসমাসল (আ)-এর দীনের (জীবন বিধান) উপর অব্দ্বিত ছিলেন। তওহীদের (একছবাদ) প্রতি তাদের ঈমান ছিল। প্রতিমা পূজা করতে ও প্রতিমার নামে কোরবানী করতে তাঁরা ঘূণা প্রকাশ করতেন।

রাহল মা'আনীতে মূসা বিন ওক্বা হতে এ রেওয়ায়েত বণিত হয়েছে যে, ওমর বিন নুফায়েল ষিনি মহানবী ফ্যরত (সা)-এর নব্রত লাণ্ডির পূর্বে তাঁর সাথে সাক্ষাতও করেছিলের। কিন্তু নবুয়ত লাভের পূর্বে তাঁর ইন্তেকাল ও সালে হয়, যে সালে কুরায়শগণ বায়তুয়াহ্ পুনঃ নির্মাণ করেন এবং এটা তাঁর নবুয়ত লাভের পাঁচ বছর পূর্বের ঘটনা।—শূসা বিন ওকবাহ তাঁর সম্পর্কে এরাগ বর্ণনা করেছেন যে, তিনি কুরায়শদেরকে প্রতিমা পূজা থেকে বিরত রাখতেন এবং প্রতিমার নামে কোরবানী করাকে পরিত ও অশোভন বলে মন্তবা করতেন। তিনি সৌন্তলিকদের জবাইকৃত জন্তর গোশত খেতেন না।

আব্ দাউদ ভারালেসী উমর বিন নুফায়েল-তনয় হবরত সায়ীদ বিন উমর (রা) হতে (বিনি আনারায়ে-মুবালনারাহভূক সাহাবী ছিলেন) এ রেওরায়েত করেছেন যে, তিনি নবীজির খেদমতে আর্ম করেছিলেন, আমার দিতার অবহা আপনি জানেন মে তিনি তওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন—প্রতিমা পূজার প্রতি অধীকৃতি ভাপন করতেন। এমতাবহার আমি ভার মাপফিরাতের জন্য দোরা করতে পারি কি? রস্লুরাহ্ (সা) ফরমান যে হাঁা, তাঁর মাপফিরাত কামনা করে দোরা করা জায়েষ। তিনি কিয়ামতের দিন এরু স্বত্ত উম্মতরাণে উঠবেন।—(রাহল)

অনুরাগভাবে ওরাকা বিন নাওফেল মিনি হযুর (সা)-র নবুরত প্রাণ্ডির প্রারম্ভিক ভারে এবং কোরআন অবতীর্প হওয়ার সূচনা পর্বে বর্তমান ছিলেম—তিনি তওহাঁদের উপরই বিশ্বাস রাখতেন এবং রস্লুলাহ্কে (সা) দীন প্রচারে সাহাম্য করতে সংকল প্রকাশ করেছিলেন। কিন্ত অনতিবিলম্বেই তিনি পরলোকসমন করেন। এসব ঘটনা প্রমাণ করে যে, আরব ভাতিসমূহ আল্লাহ্র তওহীদ ও সমানের দাওয়াত থেকে তো বঞ্চিত হিলেন না। কিন্তু তাদের মাঝে কোন নবীর আবির্ভাব ঘটেনি। আল্লাহ্ পাকই ভাল জানেন। এ তিন আয়াত—কোরআন যে সত্য এবং রস্লুল্লাহ্ যে প্রকৃত নবী তা প্রমাণ করে।

الله الذي خَلَقُ السّلُوْتِ وَالْاَرْضُ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَنَةُ آيَّاهِ اللهُ الّذِي مَنَ دُوْدِهِ مِنَ وَلِي وَكَا الْعُرُشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُوْدِهِ مِنَ وَلِي وَكَا شُعْنِعٍ وَافَلَا تَتَنَكَ حَرُونَ ﴿ مَا لَكُمْ مِنْ دُوْدِهِ مِنَ السّبَاءِ لِلَهِ مَنْ فَيْعِ وَافَلَا تَتَنَكَ حَرُونَ ﴿ وَيُ يَوْمِ كَانَ مِفْدَارُةً الْفَ سَنَةٍ لِللَّهُ الْكَوْرُنِ الْآمِنِي وَالشَّهَا دُقِ الْعَزِيْرُ الرّحِيْمِ فَي السّبَاءُ الرّحِيْمِ فَي السّبَاءُ الرّحِيْمِ فَي السّبَاءُ الرّحِيْمِ فَي السّبَاءُ الرّحِيْمِ وَالشَّهَا دُقِ الْعَزِيْرُ الرّحِيْمِ فَي السّبَاءُ الرّحِيْمِ وَالشَّهَا دُقِ الْعَزِيْرُ الرّحِيْمِ فَي السّبَاءُ الرّحِيْمِ وَالشَّهَا دُقِ الْعَزِيْرُ الرّحِيْمِ فَي السّبَاءُ وَالسّبَاءُ الرّبَاءُ الرّحِيْمِ وَالسّبَهَا وَقِ الْعَزِيْرُ الرّحِيْمُ الْعَيْمِ وَالشّهَا وَقِ الْعَزِيْرُ الرّحِيْمِ وَالسّبَهَا وَقَالَ الْعَرْبُرُ الرّحِيْمِ وَالسّبَاءُ وَالسّبَاءُ الْعَرْبُرُ الرّحِيْمِ وَالسّبَاءُ وَالسّبَاءُ وَالسّبَاءُ الرّبَاءُ الرّبَا الرّبَاءُ الرّبَاءُ اللّهُ الْعَلَى السّبَاءُ اللّهُ الْعَلَامِ اللّهُ الْعَلَى السّبَاءُ السّبَاءُ اللّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَنْ السّبَاءُ اللّهُ الْعَلَامِ اللّهُ الْعَلَى السّبَاءُ اللّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامِ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَامِ السّبَاءُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ اللّهُ الْعُلَامِ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

# 

# قِلِيْلًا مَّا تَشَكَّرُونَ<sup>©</sup>

(৪) আরাহ্, যিনি নভামন্তল, ভূমন্তল ও এতদুভরের মধ্যবতী সবকিছু ছর দিনে সৃথিট করেছেন, অতঃপর তিনি আরশে বিরাজমান হয়েছেন। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক ও সুপারিশকারী নেই। এরপরও কি তোমরা বুকবে না? (৫) তিনি আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত কর্ম পরিচালনা করেন, অতপর তা তাঁর কাছে গৌছবে এমন এক দিনে, যার পরিমাণ তোমাদের গণনার হাজার বছরের সমান। (৬) তিনিই দৃশ্য ও অদৃশ্যের জানী, পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু, (৭) যিনি তাঁর প্রভাবেটি সৃষ্টিকে সুন্দর করেছেন এবং কাদামাটি থেকে মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন। (৮) অতপর তিনি তার বংশধর সৃষ্টি করেন ভূছে পানির নির্যাস থেকে। (১) অতপর তিনি তারে বংশধর সৃষ্টি করেন ভূছে পানির নির্যাস থেকে।

#### তফসীরের সার-সংক্রেপ

তিনিই আল্লাহ্—যিনি ভূ-মণ্ডল ও নভোমণ্ডল এবং উভরের মধ্যন্থিত যাবতীয় সূল্ট বস্ত ছয় দিনে স্লিট করেছেন। অনন্তর (রাজ সিংহাসন সদৃশ) আরশের উপর (ষেরাপ তাঁর মান ও মহান মর্যাদা উপযোগী সেরাপভাবে) সুপ্রতিল্ঠিত (ও বিকশিত) হয়েছেন। (তিনি এমন মহান যে তাঁর সম্মতি ও অনুমাদন) ব্যতীত কোন সাহায়াকারী ও সুপারিশকারী থাকবে না। (অবশ্য তাঁর অনুমতি সাপেক্ষে সুপারিশ কার্যকর হতে পারে কিন্তু সাহায্যের সাথে অনুমতি সংলিল্ট থাকবে না) সূত্রাং তোমরা কি অনুধাবন কর না (ষে এমন মহান সন্তার কোন শরীক হতে পারে না) তিনি (এমন যে) আকাশ হতে পৃথিবী পর্যন্ত (ষত কিছু আছে) সব কিছুর পরিকল্পনা (ও ব্যবস্থা-পনা) তিনিই করেন। অতপর প্রত্যেক বন্ত তাঁর সমীপে এমন একদিন পৌছে যাবে, তোমাদের গণনান্সারে যার পরিমাণ এক হাজার বহুরের সমান হবে (অর্থাৎ কিয়ামানতের দিন যাবতীয় বন্ত এবং তৎসংলিল্ট সব কিছু তাঁর সমীপে উপন্থিত হবে—যেমন আল্লাহ পাক ফরমান— এই ত্রাক্তি সব কিছু তাঁর সমীপে উপন্থিত হবে—যেমন আল্লাহ পাক ফরমান— এই ত্রাক্তি সব কিছু তাঁর সমীপেই সব কিছু আল্লাহ পাক ফরমান—

ফিরে যাবে।) তিনিই অদৃশ্য ও প্রকাশ্য বন্ধর (তথাদি) সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভাত,—মহা পরাক্রান্ত ও পরম করুণাময়। তিনি যাবতীয় সৃষ্ট বন্ধ অত্যন্ত নিপুণ্ডাবে সৃষ্টি করেছেন (অর্থাৎ যে উদ্দেশ্যে সেওলো সৃষ্টি করেছেন সম্পূর্ণভাবে ভার উপযোগী করেই সৃষ্টি করেছেন) এবং মানব [অর্থাৎ হযরত আদম (আ)] সৃষ্টির সূচনা করেছেন মাটি দিয়ে। তৎপর তুল্ছ পানির সারাংশ — ('অর্থাৎ বীর্য) থেকে মানবের (অর্থাৎ আদম (আ)-এর বংশধর সৃষ্টি করেছেন। অনভর (মাতৃগর্ভে) ভার অল-প্রভাল সুসংগঠিত করেছেন এবং তথ্যধ্যে নিজ (পক্ষ) থেকে আত্মা কুৎকার করে দিয়েছেন। এবং (ভূমিণ্ট হওয়ার পর) তোমাদেরকে কান, চোখ ও অভ্যকরণসমূহ (অর্থাৎ বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয়বিধ অনুধানন যত্র) প্রদান করেছেন—( এবং তাঁর অসীম ক্ষমতা ও ক্রপা নির্দেশক এসব বন্ধসমূহের স্থাভাবিক দাবি এটাই, যেন ভোমরা আলাহ্র কৃতভাতা প্রকাশ কর—যার সর্বোচ্চ রূপ হলো তওহীদ কিন্তু) ভোমরা অভ্যন্তই কৃতভাতা প্রকাশ করে থাক (অর্থাৎ মোটেও কর না)।

### আনুষ্টিক ভাতবা বিষয়

কিরামত দিবসের দৈয় । وَيَ يَوْمِ كَا نَ مَقْدَا رَلَا ٱلْغَنَ سَفَةً مِّمَا تَعَدُّ وَ نَ क्षांश সেদিনের পরিমাণ তোমাদের গণনানুসারে এক হাজার বছর এবং স্রায়ে মা'আরিজের আরাতে রয়েছে : فَيْ يَوْمٍ كَا نَ مِثْدَا رَكَا كَمْسَهُنَ ٱلْفَ سَنَةً আর্থাৎ সেদিনের পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর হবে।

এর এক সহজ উত্তর তো এই—যা 'বয়ানুল-কোরআনে' উল্লেখ করা হয়েছে যে, সেদিনটি অতাত ভয়ড়র হবে বলে মানুষের নিকট অতিশয় দীর্ঘ মনে হবে। এরাপ দীর্ঘানুভূতি নিজ নিজ ঈমান ও আমলানুপাতে হবে। যারা বড় অপরাধী তাদের নিকট দীর্ঘ এবং যারা কম অপরাধী তাদের নিকট কম দীর্ঘ বলে বোধ হবে। এমনকি সেদিন কতক লোকের নিকট এক হাজার বছর বলে মনে হবে আবার সেদিনটি অন্যদের নিকট পঞ্চাশ হাজার বছর বলে মনে হবে।

তফসীরে রাহল মা'আনীতে ওলামা ও সূফীগণ কর্তৃক উক্ত আরাভেল্প আরো করেকটি ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু তা সবই কাল্পনিক ও অনুমান প্রসূত। কোনটাই কোরআনের মর্মভিত্তিক বা বিশ্বাসবোগা নয়। সূতরাং সলকে সালেহীন— সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিয়ীন কর্তৃক অনুসূত পদ্ধতিই স্বাধিক বিশুদ্ধ ও নিরাপদ— তা হলো, তাঁরা পঞ্চাশ ও একের এ পার্থকা আল্লাহ্ পাকের ভান ও অবগতির উপরই ছেড়ে দিয়েছেন এবং এ তত্ত্ব তাঁদের জানা নেই, একথা বলেই ক্লান্ত হয়েছেন।

هما يومان ذكرهما ، तावाहन (ता) वावाहन ومان ذكرهما واكرة ان أقول في كتاب الله تعالى اعلم بهما واكرة ان أقول في كتاب

দুদিন সম্পর্কে আল্লাহ্ পাকই সর্বাধিক ভাত এবং আল্লাহ্ পাকের গ্রন্থের যে বিষয় সম্পর্কে অবহিত নই সে সম্পর্কে কোন মন্তব্য করা অবাস্থনীয় বলে মনে করি (ইহা আবদুর রাজ্ঞাক ও হাকেম বর্ণনা করেছেন এবং তা বিশুদ্ধ বলে মন্তব্য করেছেন)।

দুনিরার সকল বন্তই মূলত উভম ও কল্যালকর, অকল্যাল ও অগক্তটতা ওথু
তার রাভ ব্যবহারের কারণে ঃ হিন্দু
বাবতীর বন্ত অত্যন্ত সুন্দর ও নিপুণভাবে স্থিটি করেছেন। কারণ এ বিশ্ব-জগতে তিনি
যাকিছু স্পিট করেছেন, তা এ জগতের কল্যাণ ও মঙ্গলোগযোগী করেই স্পিট করেছেন। স্তরাং এ প্রতিটি বন্তই মূলত এক বিশেষ সৌন্দর্যের অধিকারী। এদের মধ্যে
সর্বাধিক উভম ও সুন্দর করে মানবকে স্পিট করেছেন। যেমন ইরণাদ করেছেন ঃ
ক্রিট্রা তার্নিক তার্নিক করেছি। আনা স্থানিক বন্ত আলি অকল্যাণকরই মনে হোক না কেন—কুকুর, শুকর সাগ, বিচ্ছু,
সিংহু, বাঘ প্রভৃতি বিষধর ও হিংল্ল জন্ত সাধারণ দৃশ্টিতে অকল্যাণকর বলে মনে হয়।
কিন্তু, গোটা বিশ্বের মঙ্গলামঙ্গল বিবেচনায় এওলো কোনটাই অগক্তেট অমঙ্গলকর নয়।
জনৈক কবি বলেন ঃ

نہیں ہے چیز نکمی کوئ زمانے میں کوئ برانہیں تدرت کے کارخانے میں

বিশ্বমাঝারে পাবে না কিছু অকেন্ডো অসার অকর্মা হেখা নাহি কিছু লীলাক্ষেদ্রে আলাহর 🕦

হাকীমূল উত্মত হ্মরত থানতী (র) বলেছেন যে, যাবতীয় মৌলিক এবং আনুমিলিক ছত প্রতি এই অন্তর্গত। অর্থাৎ যে সব বত্ত মৌলিক সভার অধিকারী
ও দ্বামান যথা—প্রাণীজগত, উদ্বিদ জগত, জড় জগত প্রভৃতি এবং আনুমসিক অদৃশ্য
বস্তু যথা, অভাব-চরিত্র ও আমলসমূহ সবই এর অন্তর্ভুক্ত। এমন কি যেওলো কুচরিত্র ও
কুম্বভাব বলে কথিত যথা, ক্রোধ, লোভ, যৌন কামনা প্রভৃতি ও প্রকৃতিগতভাবে খারাপ
নয়। যথাছানে ও যথাসময়ে ব্যবহাত না হওয়ার দক্ষন এওলো অপকৃত্ট ও অকল্যাণকর প্রতিপদ্ম হয়। যথাছলে ব্যবহাত হলে এওলোর কোনটাই খারাপ ও অমললজনক
নয়। কিন্তু আরা এসব বস্তুর স্তিটগত দিকই উদ্দেশ্য—যা নিঃসন্দেহে গুড় ও সুন্দর
কিন্তু আমলের অপর দিক মানব কর্তু ক তা সাধন ও অর্থন—অর্থাৎ কোন কাজ সন্সক্রে

নিজস্ব ইচ্ছা নিয়োজিত করা। এ দিক দিয়ে সবকিছু শুভ ও সুন্দর নয়, আরাহ্ পাক সেওলো করতে অনুমতি দেননি সেওলো সুন্দর ও কল্যাণকর নয়। অন্ত্রীল ও অপকৃষ্ট।

के क्यार वाज कता शक्तर وَبَدَ ا خَلْقَ الْانْسَانِ مِنْ طِيْسٍ

মে, আল্লাহ্ পাক বিশ্ব-জগতের যাবতীয় বস্ত অতি সুন্দর ও নিশু তুজাবে স্থিট করেছেন। অলপর এর মাঝে সর্বাধিক সুদর্শন ও মনোরম মানুষের আলোচনা করেছেন। এর সাথে তাঁর পূর্ণ ও অনন্য ক্ষমতা প্রকাশার্থে এ কথাও ব্যক্ত করেছিলেন যে, মানবকে আমি সর্বোত্তম সেরা স্থিট করে তৈরী করেছি। তার স্থিট উপকরণ সর্বোন্ধত ও সর্বোহ্বক্ট বলে সে শ্রেষ্ঠ নয়। বরং তার স্থিট উপকরণ তো নির্ক্টতম বস্তু—বীর্ষ। অতপর তাঁর অনন্যক্ষমতা ও অসাধারণ স্থিটকৌশল প্রয়োগ করে এই নির্ক্টতম বস্তুকে স্বাধিক মর্যাধানসম্পন্ন সেরা স্থিটতে রাপান্তরিত করেছেন।

وَقَالُوْآءَاذَا صَكُلُنَا فِي الْأَرْضِءَ إِنَّا لَفِي خُلِّقِ جَدِيْدٍهُ كِلِّ لِقَائِيُّ رَبِّهِمُ كُفِرُوْنَ۞ قَالُ يَتُوَقَّىكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي مُّ إِلَّارِيَكُمْ ثُرْجَعُونَ ﴿ وُلُو تُرْكَ إِذِالْمُجْرِمُونَ ئُ حَقَّالُقُوْلُ مِنِّي لَامْكُنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْحِنَّةِ وَالنَّاسِ جُمَعِيْنَ ۞ فَذُرُوْفُوا رِمَا نَسِيْتُمْ لِقَاءٍ يَوْمِكُمُ هُذَا \* إِنَّا نَسِيْنَكُمْ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْخُلُو بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿ اِنَّمَا يُؤْمِنُ الْبِيْنَاالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوْا بِهَا خَوُّوا سُجَّدًّا وَّسَجَّعُوا بِعَبْدِ رَبِّهِ بَسْتُكُبِرُونَ أَن تَتَعِافَ جُنُونِهُمْ عَن الْمُصَ

(১০) তারা বলে, আমরা মৃত্তিকায় মিগ্রিত হয়ে গেলেও পুনরায় নত্ন করে সৃজিত হব কি ? বরং তারা ডাদের পালনকর্তার সাক্ষাতকে অঘীকার করে। (১১) বলুন, তোমাদের প্রাণ হরণের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা তোমাদের প্রাণ হরণ করবে। অতপর তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কাছে প্রভ্যাব্ডিড হবে। (১২) যদি আপনি দেখতেন যখন অপরাধীরা তাদের পালনকর্তার সামনে নতশির হয়ে বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা দেখলাম ও লবণ করলাম। এখন আমাদেরকে পাঠিয়ে দিন, আমরা সংকর্ম করব। আমরা দুচ্বিশ্বাসী হয়ে গেছি। (১৩) জামি ইচ্ছে করলে প্রত্যেককে সঠিক দিক নির্দেশ দিতাম; কিন্তু জামার এ উক্তি অবধারিত সত্য যে, আমি জিন্ ও মানব সকলকে দিয়ে অবশ্যই জাহালাম পূর্ণ করব। (১৪) অতএব এ দিবসকে ভুলে যাওয়ার কারণে তোমরা মজা আশ্বাদন কর। আমিও তোমাদেরকে ভূলে গেলাম। তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের কারণে স্থায়ী আযাব ভোগ কর। (১৫) কেবল তারাই আমার আয়াতসমূহের প্রতি দ্বান আনে, যারা আয়াতসমূহ দারা উপদেশপ্রাণ্ড হয়ে সিজ্পার লুটিয়ে পড়ে এবং অহংকারমুক্ত হয়ে তাদের পালনকর্তার সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করে। (১৬) তাদের পার্য শ্ব্যা থেকে আলাদা থাকে। তারা তাদের পালনকর্তার ডাকে ভয়ে ও আশংকায় এবং আমি তাদেরকে যে রিষিক দিয়েছি, তা থেকে বায় করে। (১৭) কেউ জানে না তার জন্য কৃতকর্মের কি কি নয়ন-প্রীতিকর প্রতিদান লুকায়িত আছে। (১৮) ঈমানদার ব্যক্তি কি অবাধ্যের অনুরূপ? তারা সমান নয়। (১৯) যারা

ইমান জানে ও সংকর্ম করে, তাদের জনা রয়েছে তাদের ক্রতকর্মের জাগায়ন
খরূপ বলবাসের জায়াত। (২০) পক্ষাভরে যারা অবাধ্য হয়, তাদের ঠিকানা জাহায়াম।

যখনই তারা জাহায়াম থেকে বের হতে চাইবে, তখনই তাদেরকে তথায় ফিরিয়ে দেয়া

হবে এবং তাদেরকে বলা হবে, তোমরা জাহায়ামের যে আযাবকে মিথ্যা বলতে, তার

যাদ আত্মানন কর। (২১) শুরু শান্তির পূর্বে আমি অবশাই তাদেরকে লঘু শান্তি

জাত্মাদন করাব, যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করে। (২২) যে ব্যক্তিকে তার পালনকর্তার

আয়াতসমূহ ঘারা উপদেশ দান করা হয়, অতঃপর সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার

হেয়ে জালিম জার কে? জামি জপরাধীদেরকে শান্তি দেব।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং এসব (কাফিরগণ) বলে যে, আমরা যখন মাটিতে (মিশে) একেবারে বিলীন হয়ে যাবো তখন কি আমরা (কিয়ামতের দিন) আবার নবজন্ম লাভ করবো (এদের বাহ্যিক কথাবার্তায় বোঝা যায় যে, তারা কিয়ামত দিবসের পুনরুশ্থান ও পুনর্মিলন সম্পর্কে কেবল বিস্ময়ই প্রকাশ করছে না) বরং (প্রকৃত প্রস্তাবে) এসব লোক শ্রীয় পালনকর্তার সম্পর্শন সম্বন্ধেও অবিশ্বাসী (এবং আলোচ্য আয়াতে অয়াতে অয়াবেধক বাক্যের ব্যবহার অশ্বীকৃতি প্রকাশার্থেই ব্যবহাত হয়েছে) আপনি (উত্তরে) বলে দিন যে, (আয়াহ্র পক্ষ হতে) মৃত্যু সংঘটন কার্মের নির্ধারিত ফেরেশতা তোমাদের প্রাণ বিয়োগ ঘটাবেন; তৎপর তোমরা শ্রীয় পালনকর্তার দিকেই প্রত্যাবর্তিত হবে। (উত্তরের মাঝে আসল উদ্দেশ্যই এই ত্রুল্লিল প্রত্যাবর্তিত হবে এবং ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে মাঝখানে তামাদের মৃত্যু ঘটবে একথা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে—ফেরেশতার মাধ্যমে তোমাদের প্রাণবিয়োগও ঘটবে—শ্রীরা প্রাণ বের করার সময় তোমাদেরকে সারধন্ধও করবেন। যেমন অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছেঃ

وَأَدْبَارُهُمُ الْجِ \_

অর্থাৎ হে নবী, আপনি যদি ফেরেশতাগণ কর্তৃ ক কাফিরদের মুখমন্তল (শরীরের সম্মুখাংশ) ও পশ্চাদাংশে আঘাত করে করে মৃত্যু ঘটানোর করুণ অবস্থা দেখতে পেতেন। সুতরাং মৃত্যুর পরিণতি কেবল মাটির সাথে মিশে যাওয়াই নয়. যেমন ভোমাদের উল্ভিট্ন ভারা বোঝা যায় এবং তাদের—প্রত্যাবর্তিত হওয়া-কালীন অরস্থা)
যদি আপনি দেখতে পিতেন বখন এসব অপরাধীগণ (নিজ কৃতকর্মের জন্য চয়মভাবে

#### www.eelm.weebly.com

লক্ষিত হয়ে ) স্বীয় পালনকর্তার সম্মূখে নতলিরে (দাঁড়িয়ে) থাকবে (এবং বলতে থাকবে) হে আমাদের পালনকর্তা (এখন) আমাদের চোখ-কান খুলে গেছে (এবং পরগম্বরগণ যে কথা বলেছেন তা সবই সত্য ছিল ) সুতরাং আমাদেরকে (পৃথিবুীতে) আবার প্রেরণ করুন। আমরা (এবার গিয়ে পর্যাপ্ত পরিমাণ্) সৎকাজ করবো। (এখন) আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস ছাপিত হয়েছে। এবং (তাদের এরাপ বজব্য সম্পূর্ণ অসার প্রতিপন্ন হবে। কেননা) যদি আমি এরাগ ইচ্ছা করতাম (যে তারা অবশ্যই সঠিক পথ লাভ করুক) তবে আমি প্রত্যেক লোককে তার (মুক্তিও কল্যাণের) রাস্তা (ইম্পিত লক্ষ্যে পৌছানো রূপ স্তর পর্যন্ত) অবশ্যই প্রদান করতাম (যে তারা অবশাই সঠিক পথ লাভ করুক) তবে আমি প্রত্যেক লোককে তার (মুজি ও কল্যাণের) রার্ড্রা (ঈশ্সিত লক্ষ্যে পৌছানো রূপ স্থর পর্যন্ত) অবশ্যই প্রদান করতাম (ষেরূপভাবে তাদেরকে কাম্য পথ প্রদর্শনার্থে হিনায়ত প্রদান করেছি।) কিন্তু আমার এই (চিরন্তন সুনিধাব্নিত) কথা (অগণিত হিকমত দারা) সপ্রমাণিত যে, আমি নরককে মানব-দানব উভয়ের (মধ্যে ষারা কাফির তাদের দারা) অবশ্যই পরিপূর্ণ করে দেব। (এবং কতক হিকমতের বর্ণনা সূরায়ে ছদের শেষ ভাগে অনুরাপ আয়াতের তক্ষসীরে বর্ণিত হয়েছে।) তখন (ভাদেরকে বলা হবে) এখন তোমরা যে দিনের সন্দর্শন সম্বন্ধে বিস্মৃত হয়েছিলে তার আহাদ গ্রহণ কর, নিশ্চরই আমি ভোমাদের বিস্মৃত হরাম ( অর্থাৎ করুণা ও দয়া থেকে বঞ্চিত করে দেওয়াকে বিস্মৃত হয়ে গেছে বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং ) আমি যে তাদেরকে আস্থাদ গ্রহণ করতে বলেছি তা কেবল পু-এক দিনের জন্য নয়। (বরং এর নিগৃঢ় তত্ত্ব এই যে,) স্বীয় পাঁপ কর্মসমূহের বদৌলতে চিরন্তন শান্তির আহ্বাদ গ্রহণ কর। (এ তো হলো কাঞ্চিরদের অবস্থা ও পরি-ণতি। পরবর্তী পর্যায়ে মু'মিনগণের অবস্থা ও তাদের পরিণামের কথা বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ) আমার আয়াতসমূহের প্রতি কেবল তারাই বিশ্বাস ছাপন করে যাদেরকে যখনই এসব আয়াতসমূহ সমরণ করিয়ে দেওয়া হয় তখনই তারা সিজ্পায় পড়ে যায় (যার বিলেষণ পূর্বে সূরারে মরিয়মের চতুর্থ রুকুতে করা হয়েছে) এবং স্বীয় পালনকর্তার প্রশংসা-ন্ততি করতে থাকে এবং তারা (ঈমান লাভের দরুন) অহতকার করে না। ( যেমনটি হয় কাফিরদের বেলায়— و لَى مُسْتَكِبُورًا কর্বক্ষীত হয়ে অবভাঙরে মুখমণ্ডল ফিরিয়ে রাখে। এ তো তাদের বক্তবা-বিশ্বাস ও চরিত্রগত অবস্থা। এবং তাদের আমলের অবস্থা এই যে, রাতের বেলায়) তাদের (শরীরের) পার্দ্রদেশ শ্যাা থেকে সম্পূর্ণ আল্লাদা থাকে (ইশার ফর্ষের কারণে হোক বা তাহাচ্চুদের কারণে, এর ফলে সকল রেওয়ায়েতের সমন্বয় সাধিত হলো। কেবল অলোদাই থাকে না, বরং) এর পভাবে ( আলাদা থাকে ) যে, তারা স্বীয় পালনকর্তাকে ( সওয়াবের ) আশায় এবং ( শান্তির ) ভয়ে আহবান করতে থাকে (নামায়, দোয়া ও ষিক্র সবই এর অন্তর্ভু জ ) এবং আমি তাদেরকে ষা কিছু দান করেছি তা হতে ব্যয় করে। (সাত্রকথা এণ্ডলো মু'মিনগণের শুপাবলী। তন্মধো কতকণ্ডলে। এমন ষেণ্ডলোর উপর মূল ঈমান নির্ভর করে এবং কতকণ্ডলোর

উপর ঈমানের পরিপূর্ণতা নির্ভর করে) সুতরাং এদের জন্য অদৃশ্য ভাঙারে এদের চোখ সুশীতলু ও পরিতৃণ্তকারী কি সব বস্তু বিদ্যমান রয়েছে, তা কেউ জবগত নয়। এওলো তারা তাদের কৃতকর্মের প্রতিদান ছরূপ লাভ করবে। (এবং যখন উভয় দলের অবস্থা ও পরিণাম ফল জানতে পেলে) তবে (এখন বল তো) যে বিশ্বাস স্থাপর্নকারী সে অপকৃষ্ট দুষ্কৃতিকারীদের অনুরূপ হতে পারে কি? তারা পরস্পর (অবস্থাগত ও পরিশামগত কোনভাবেই) সমতৃল্য হতে পারে না (যা জানাও গেছে। বিশেষ করে পরিণামগত অসমতুলা হওয়ার বর্ণনা বিশেষ অবগতির জন্য আবার গুনে নাও যে) যেসব লোক ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে (পরকালে) স্থর্গোদ্যানই তাদের চিরন্থায়ী বাসস্থান। যা তারা তাদের কৃত সৎকাজের বিনিময়ে আতিথ্য স্বরূপ লাভ করবে (অর্থাৎ অতিথি-রন্দের নায় এসব বস্তু বিশেষ মুর্যাদা ও সম্মানের সাথে লাভ করবে—অভাবগ্রস্ত ভিক্ষুকের ন্যায় প্লানি ও অমর্যাদার সাথে নয় ) এবং যারা নির্দেশ অমান্যকারী, অবাধ্য, তাদের বাসন্থান নরক। যখন তারা এখান থেকে বের হতে চাইবে (এবং এতদুদ্দেশ্যে কিনারাভিমুখে অগ্রসর হবে। যদিও অত্যন্ত গভীর ও দার রুদ্ধ হওয়ার দরুন বের হওয়া সম্ভব হবে না। কিন্তু সে সময়ে তাদের এরূপে স্বাভাবিক গতিবিধির পর ) পুনরায় তাদেরকে ধাক্কা মেরে ঠেলে দেওয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে যে, তোমরা সেই নরকান্নির শান্তি আহ্বাদন কর—যা তোমরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে প্রয়াস পেতে (কিন্তু অসীকারকৃত শাস্তি তো পরকালে হবে এবং) নিশ্চয়ই আমি তাদেরকৈ (পরকালে অঙ্গীকারকৃত ) রহত্তর শান্তির পূর্বে নিকটতর ( অর্থাৎ ইহকারে ) শান্তি প্রদান করবো (যথা, রোগব্যাধি, বিপদাপদ প্রভৃতি। কেননা কোরআনের বর্ণনানুষায়ী অসুধ-বিসুধ, বিপদাপদ প্রধানত মানবকৃত কুকর্মের কারণেই আসে। যেমন ইরশাদ হয়েছে 🛭 ब्लमजरबु७ याता जावधान रुत्त किरत जाजरव الفَسَا ن.... لعلهم يرجعون না তাদের জন্য রুহত্তর শান্তিই রয়েছে। এ প্রকৃতির লোকের প্রতি শান্তি প্রয়োগে আশ্চর্যান্বিত হওয়ার কিছুই নেই) কেননা সে ব্যক্তি হতে অধিকতর অত্যাচারী কে— যাকে স্বীয় পালনকর্তার আয়াতসমূহের সাহায্যে উপদেশ প্রদান করা সন্ত্বেও উহা থেকে বিমুখ থাকে। (সুতরাং এদের শান্তির যোগ্য হওয়া সম্পর্কে কি সন্দেহের জবকাশ থাকতে পারে? তাই) আমি এরূপ অপরাধীদের থেকে প্রতিশোধ প্রহণ করবো।

আনুষ্টিক ভাতব্য বিষয়

رَمْ يَتَوَ لَكُمْ مَّلَكَ الْمُونِ الَّذِي وَكُلْ بِكُمْ مَّلَكَ الْمُونِ الَّذِي وَكُلْ بِكُمْ الْكَالِي الْمُونِ الَّذِي وَكُلْ بِكُمْ مَّلَكَ الْمُونِ الَّذِي وَكُلْ بِكُمْ

অশ্বীকারকারীগণের প্রতি সতর্কবাণী এবং মৃত্যুঅন্তে মাটিতে পরিণত হয়ে ষাওস্নার পর পুনর্জীবন লাভ সম্পর্কে তাদের যে বিস্ময়—তার উত্তর ছিল। এ আয়াতে এ কথা কর্নিত হয়েছে যে, নিজের মৃত্যু সম্পর্কে যদি চিন্তাভাবনা কর তবে এতে আন্তাহ পাকের কুদরতে কামেলা ও অননা ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ দেখতে পাবে। তোমরা নিজ অভানতা ও নির্বৃদ্ধিতাবশত একথা মনে কর যে, মৃত্যু জাপনা-আপনিই সংঘটিত হয় । কিন্তু ব্যাপার এমনটি নয়—বরং জাল্লাহ্ পাকের নিকটে তোমাদের মৃত্যুর এক নির্দিষ্ট ক্ষণ রয়েছে । এ সম্পর্কে ফেরেশতাদের মাধ্যমে এক বিশেষ ব্যবহাপনাও নির্ধারিত রয়েছে । সেক্ষেত্রে আজরাইল (আ)—এর ভূমিকাই সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য । সমন্ত প্রাণীজসতের মৃত্যু ভার উপর নাস্ত, যে ব্যক্তির মৃত্যু যখন এবং যে হান নির্ধারিত রয়েছে ঠিক সে সময়েই তিনি তার প্রাণ বিয়োগ ঘটাবেন । আলোচ্য আয়াতে এর বর্ণনাই রয়েছে । এখানে তার বিধারিত বায়েছে ।

অর্থাৎ ফেরেশতাগণ ষাদের প্রাণ বিয়োগ ঘটায়—এখানে অর্থাৎ ফেরেশতাগণ ষাদের প্রাণ বিয়োগ ঘটায়—এখানে বহুবচনের শব্দ বাবহাত হয়েছে। এতে এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, আজরাউন (আ) একাকী এ কাজ সম্পন্ন করেন না—বহু ফেরেশতা তার অধীনে এ কাজে অংশগ্রহণ করেন।

আন্ধবিয়োগ ও মালাকুল মউত সম্পর্কে কিছু বিল্লেমণ ঃ প্রখ্যাত মুকাস্সির মুজাহিদ বলেন, মালাকুল মউতের সম্মুখে গোটা বিশ্ব কোন ব্যক্তির সম্মুখে রক্ষিত বিভিন্ন খাবার সামগ্রীপূর্ণ একটা থালার ন্যায়—তিনি যাকে চান তুলে নেন। বিষয়টি এক 'মারফু' হাদীসেও আছে (ইমাম কুরতুবী 'তাষকিরা'তে ইহা বর্ণনা করেছেন)। অপর এক হাদীসে রয়েছে যে, নবীজী (সা) একদা জনৈক সাহাবীর শিয়রে মালাকুলমউতকে দেখে বললেন যে, আমার সাহাবীর সাথে সহজ ও কোমল ব্যবহার করো। মালাকুল-মউত উত্তরে বললেন, আপনি নিশ্চিত থাকুন—আমি প্রত্যেক মু'মিনের সাথে নরম ব্যবহার করে থাকি এবং বলেন যে, যত মানুষ গ্রাম-গঞ্জে, বনে-জঙ্গলে, পাহাড়-পর্নতে বা সমুদ্রে বসবাস করছে—আমি এদের প্রত্যেককে প্রতিদিন পাঁচবার দেখে থাকি এজন্য এদের ছোট-বড় প্রত্যেক সম্পর্কে আমি প্রত্যক্ষজাবে পুরোপুরি ভাত। অতঃপর বলেন, ইয়া রস্লালাহ (সা)। এগুলো যা কিছু হয় সব আলাহ্র ছকুমে। অন্যথায় আলাহ্র হকুম ব্যতীত আমি কোন মশারও প্রাণ বিয়োগ ঘটাতে সক্ষম নই।

মালাকুল-মউতই কি অন্যান্য জীবজন্তরও প্রাণিনিয়োগ ঘটান ? ঃ উল্লিখিত হাদীসের রেওয়ায়েত দারা বোঝা যায় যে, আল্লাহ্ পাকের অনুমতি সাপেক্ষে মশার মৃত্যুও
মালাকুল-মউতই ঘটায়। হযরত ইমাম মালিকও এক প্রশ্নের উভরে এ রকমই বলেন।
কিন্তু অন্যান্য কতিপয় রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় য়ে, ফেরেশতাগণের দারা আদ্বার
বিয়োগ ঘটানো কেবল মানুষের জন্য নির্দিল্ট—কেবল তার মান-মর্যাদা রক্ষার্থে—অন্যান্য
জীব-জন্ত আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে ফেরেশতাগণের মাধ্যম ব্যতীতই আপনা-আপনিই মৃত্যুবরণ করবে।—( কুরত্বী'র বরাত দিয়ে ইবনে আতিয়া বর্ণনা করেন)

এ বিষয়ই আবুশশায়েখ, উকাইলী, দায়লামী প্রমুখ হযরত আনাস (রা) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবীজী (সা) ইরশাদ করেছেন যে, জীবজন্ত ও কীট-পতঙ্গ সবই আল্লাহ্ পাকের প্রশংসা স্ততিতে মগ্ন (এ-ই এগুলোর জীবন)। যখন এদের গুণ কীর্তন বন্ধ হয়ে যায় তখনই আছাহ্পাক এদের প্রাণ বিয়োগ ঘটান। জীব-জন্তর মৃত্যু মালা-কুল-মউতে'র উপর ন্যন্ত নয়। ঠিক একই মর্মে এক হাদীস হযরত ইবনে উমর (রা) থেকেও বর্ণিত আছে।——(মাযহারী)

অপর এক আয়াতে রয়েছে যে, যখন আল্লাহ্ পাক আযরাইল (আ)-এর উপর গোটা বিশ্বের মৃত্যু সংঘটনের দায়িত্ব অর্পণ করেন তখন তিনি ( আযরাইল) আর্য করেন, হে প্রভু, আপনি আমার উপর এমন দায়িত্ব অর্পণ করলেন যার ফলে বিশ্ব- জগণ ও গোটা মানবজাতি আমাকে ভর্ণসনা করবে এবং আমার প্রসংগ উঠলে অত্যন্ত বিরূপ মন্তব্য করবে। প্রত্যুত্তরে হক তা'আলা বললেনঃ আমি এর সুরাহা এরাপভাবে করেছি যে, জগতে রোগ-ব্যাধি ও অন্যান্য রূপে মৃত্যুর কিছু বাহ্যিক কারণ রেখে দিলাম যার ফলে প্রত্যেক মানুষ সেসব উপলক্ষ ও রোগ-ব্যাধিকে মৃত্যুর কারণরাপে আখ্যায়িত করবে এবং তুমি তাদের অপবাদ থেকে রক্ষা পাবে।—(কুরত্বী)

ইমাম বগভী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, রসূলুলাহ (সা) ইরশাদ করেছেন—যত প্রকারের রোগ-ব্যাধি ক্ষত ও আঘাত রয়েছে— এসবই মৃত্যুর দূত—মানুষকে তার মৃত্যুর কথা সমরণ করিয়ে দেয়। অতপর যখন মৃত্যুর ক্ষণ ঘনিয়ে আসে তখন মালাকুল-মউত মৃত্যুপথষাত্রীকে সম্বোধন করে বলেন, ওগো আল্লাহ্র বান্দা, আমার আগমনের পূর্বে তোমাদেরকে সাবধান করে মৃত্যুর প্রস্তুতি প্রহণের জন্য আমি রোগ ব্যাধি ও দুর্যোগ-দুর্বিপাক রাপে কত সংবাদ কত দূত পাঠিয়েছি। এখন আমি পৌছে গেছি। এরপর আর কোন সংবাদ প্রদানকারী বা কোন দৃত আসবে না। এখন তুমি স্বীয় প্রভুর নির্দেশ বাধ্যতামূলকভাবে পালন করবে—চাই স্বেচ্ছায় হোক বা অনিক্ছাকৃতভাবে হোক।—( মাযহারী )

মাস'আলাঃ কারো আআ বের করে নিয়ে আসার নির্দেশ প্রদানের পূর্ব পর্যন্ত মালাকুল-মউত কারো মৃত্যুক্ষণ সম্পর্কে কিছুই জানেন না।—(আহমদ কর্তৃক মা'মার থেকে বর্ণিত —মাযহারী)

পূর্ববর্তী আরাতসমূহে কাফির, মুশরিক ও কিয়ামত অস্থীকারকারীদের প্রতি স্তর্কবাণী ছিল। অতপর ( إَنْ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ

ভাহাচ্ছুদের নামায় অধিকাংশ মুকাসসিরের মতে শয্যা পরিত্যাগ করে যিকর ও দোরায় আত্মনিয়োগ করার অর্থ তাহাচ্ছুদ ও নফল নামায—যা ঘুম থেকে উঠার পর গভীর রাতে পড়া হয়। (এ প্রসঙ্গে হ্যরত হাসান, মুজাহিদ, মালিক ও আওষারীর বক্তব্যও ঠিক একই রাপ) এবং হাদীসের অপরাপর রেওয়ায়েত থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়।

মুসনাদে আহমদ, তিরমিষী, নাসায়ী প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে হযরত মায়ায ইবনে জাবাল থেকে বর্ণিত আছে; তিনি বলেন যে, আমি একদা নবীজীর সংগে সফরে ছিলাম, সফরকালে একদিন আমি তাঁর (নবীজীর) সন্নিকটে পেলাম এবং আরজ করলামঃ ইয়া রসূনালাহ (সা), আমাকে এমন কোন আমল বলে দিন, যার মাধ্যমে আমি বেহেশত লাভ করতে পারি এবং দোযখ থেকে অব্যাহতি পেতে পারি। তিনি বললেন, তুমি তো অত্যন্ত ভক্রত্বপূর্ণ বন্ধ প্রার্থনা করেছ। কিন্তু আল্লাহ্ পাক যার তরে তা সহজ্বজ্য করে দেন তার জন্য তা লাভ করা অতি সহজ। অতঃপর বললেন, সে আমল এই যে, আল্লাহ্র ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোন অংশীদার স্থাপন করবে না। নামায় প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত প্রদান করবে, রোযা রাখবে এবং বায়তুলাহ্ শরীফে হজ্ম সম্পন্ন করবে। অতঃপর তিনি বললেন—এসো, তোমাকে পুণ্য ভারের সন্ধান দিয়ে দেই, (তা এই যে,) রোযা চাল স্বরূপ। (যা শান্তি থেকে মুক্তি দেয়) এবং সদকা মানুষের পাপানল নির্বাপিত করে দেয়। অনুরূপভাবে মানুষের গভীর রাতের নামায়। এই বলে কোরআন মজীদের উল্লিখিত আয়াত

হযরত আবুদারদা (রা), কাতাদাহ (রা) ও যাহহাক (রা) বলেন যে, সেসব লোকও শ্যা থেকে শরীরের পার্শ্ব দেশ পৃথক হয়ে থাকা গুণের অধিকারী, হারা ইশা ও ফজর উভয় নামায জামা আতের সাথে আদায় করেন। তিরমিয়ী শরীকে হযরত আনাস (রা) থেকে বিশুদ্ধ সনদসহ বিশিত আছে যে, উল্লিখিত আয়াত ত্র্তি ক্রা প্রতীক্ষারত থাকেন, তাদের সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে।

আবার কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, এ আয়াত সেসব লোক সম্পর্কে নামিল হয়েছে যারা মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়টুকু নফল নামায আদায় করে করে কাটান ( মুহাদমদ বিন নসর এই হাদীসটি রেওয়ায়েত করেন।) এ আয়াত সম্পর্কে হয়রত ইবনে আব্রাস (রা) বলেন যে, যে ব্যক্তি ওয়ে, বসে বা পার্ম দেশে শায়িত অব—
ছায় চোখ উন্মিলনের সাথে সাথে আলাহ্ পাকের যিক্রে লিপ্ত হন, তাঁরাও এ আয়াতের অন্তর্ভু ও ।

ইবনে কাসীর ও অন্যান্য তক্ষসীরকার বলেছেন যে, এসব বজবোর মধ্যে পরস্পর কোন বিরোধ নেই। প্রকৃতপক্ষে এরা সকলেই এ আয়াতের জন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে শেষরাতের নামাষ্ট্র সর্বোদ্ধম ও সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী। 'বয়ানুল কোরআনেও' ইহাই গ্রহণ করা হয়েছে।

হয়রত আসমা বিনতে ইয়ায়ীদ থেকে বর্ণিত আছে যে, রস্লুলাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন—কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহ্ পাক পূর্ববর্তী মানবমগুলীকে একল্লিভ করবেন তখন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এক আহ্বানকারী, যার আওয়াজ সমগ্র স্থিতিকুল শুনতে পাবে, দাঁড়িয়ে আহ্বান করবেন,—হে হাশর ময়দানে সমবেত জনমশুলী। আজ ভামরা অবহিত হতে পারবে যে, আল্লাহ্ পাকের নিকটে সর্বাধিক সর্তমান ও মর্যাদার অধিকারী কে? অনন্তর সে কেরেশতা তি কিন্তুল গুনিক তি কিন্তুল শুনিক তি বাদের পার্বদেশ শুরা থেকে পৃথক থাকে) এরাপ-শুণের অধিকারী লোকগণকে দাঁড়াতে আহ্বান জানাবেন। এ আওয়াজ শুনে এসব লোক দাঁড়িয়ে পড়বেন—যাদের সংখ্যা হবে খুবই নগণ্য—(ইবনে-কাসীর।) এই রেওয়ায়েতেরই কোন কোন শব্দে রয়েছে যে, এদেরকে হিসাব গ্রহণ ব্যতীতই বেহেশতে প্রেরণ করা হবে। অতপর জন্যান্য সমগ্র লোক দাঁড়াবে এবং তাদের থেকে হিসাব গ্রহণ করা হবে।— (মাহারী)

وَلَنَدْ يَعَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَا بِ الْآدُنَى دُونَ الْعَذَا بِ الْآكَبَرِ لَعَلَّهُمْ مِّنَ الْعَذَا بِ الْآكَبَرِ لَعَلَّهُمْ مَّنَ الْعَذَا بِ الْآدُنِي دُونَ الْعَذَا بِ الْآدُنِي الْعَدَّى اللهُ عَلَيْهُمْ مَنَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ مَنَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ مَنَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ مِنَ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

ভারাহর দিকে যারা কিরে তাসে তাদের পক্ষে ইহলৌকিক বিপদাপদ রহযত-যুরপ ঃ এর মর্ম এই যে, আরাহ্ পাক অনেক মানুষকে তাদের কৃত পাপের জন্য সাবধান করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে ইহকালে তাদের উপর নানাবিধ দুঃখ-যুরুণা ও রোগ-ব্যাধি চাপিয়ে দেন। যেন তারা সতর্ক হয়ে পাপ থেকে ফিরে আসে এবং পরকালের কঠিনতম শান্তি থেকে অব্যাহতি পেয়ে যায়।

এ আয়াত দারা বোঝা যায় যে, পাপীদের প্রতি দুনিয়াতে আগতিত বিপদ-আগদ ও জরা-ব্যাধি এক প্রকারের রহমত স্বরূপ—যার ফলে স্থীয় নির্লিণ্ডতা ও অসাবধানতা থেকে কিরে এসে পরকালের ওরুত্র শাস্তি থেকে মুক্তি পেয়ে যায়। অবশ্য যে সর লোক এরূপ দুর্যোগ দুর্বিপাক সত্ত্বেও আল্লাহ্র প্রতি ধাবিত না হয়—তাদের পক্ষে এটা বিশ্বণ শাস্তি, একটা দুনিয়াতেই নগদ, দিতীয়টা পরকাষের কঠিনতম শাস্তি। কিন্তু নবী ও ওলীগণের ওপর যে বিপদাপদ আসে, তাঁদের ব্যাপার এদের থেকে সম্পূর্ণ ডিম ধরনের। এণ্ডলো তাঁদের পক্ষে পরীক্ষা স্বরাপ—ষার মাধ্যমে তাঁদের মর্যাদা উন্নত হতে থাকে। তার লক্ষণ ও পরিচয় এই যে, এরাপ বিগদ-আপদ ও রোগ-ব্যাধির সময়ও তাঁরা আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে এক প্রকারের আত্মিক শান্তি ও স্বস্তি লাভ করে থাকেন।

কতক অপরাধের শান্তি পরকালের পূর্বে ইহকালেই হয়ে ঘার ঃ তি টি বিলিন্দির তালিক প্রের্থানিক তালিক প্রাথকারী কিন্দু তালিক প্রতালের ছাক চাই পরকালের তাক চাই পরকালের শান্তি পরকালের পূর্বে ইহকালেই পেয়ে যায়। (১) নায় ও সত্যের বিপক্ষে পতাকা তুলে প্রকাশাভাবে তার বিরুদ্ধাচরণ, (২) পিতামাতার প্রতি অগ্রদ্ধা ভাপন ও অবাধ্যতা প্রদর্শন, (৩) অত্যাচারীর সহযোগিতা করা (হয়রত মাআ্য বিন জাবাল থেকে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন)।

تِ اللَّهُ يَسِمُعُون ﴿ أُولَهُ يَرُوا أَنَّا نَسُونُ نِ الْجُرُزِفَنُغُرِجُ بِهِ ذَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ ٱلْعُا

. <del>1</del>t

(২৩) আমি মুসাকে কিতাব দিয়েছি, অতএব আগনি কোরজান প্রাণ্ডির বিষয়ে কোন সন্দেহ করবেন না। আমি একে বনী ইসরাউলের জন্য পদ্মপ্রদর্শক করেছিলাম। (২৪) তারা সবর করত বিধায় আমি তাদের মধ্য থেকে মেতা মনোনীত করেছিলাম, যারা আমার আদেশে পথপ্রদর্শন করত। তারা আমার আয়াতসমূহে দৃচ্ বিশ্বাসী ছিল। (২৫) তারা যে বিষয়ে মৃত্রবিরোধ করছে, আপনার গালনকর্তাই কিয়ামতের দিন সে বিষয়ে তাদের মধ্যে কয়সালা দেবেন। (২৬) এতে কি তাদের চোখ খোলেনি যে, আমি তাদের পূর্বে জনেক সম্পুদারকে ধ্বংস করেছি, যাদের বাড়িঘরে এরা বিচরণ করে। অবশ্বই এতে নিদর্শনাবলী রয়েছে। তারা কি শোনে না? (২৭) তারা কি লক্ষ্য করে না যে, আমি উষর ছ্মিতে পানি প্রবাহিত করে শস্য উল্গত করি, যা থেকে ভক্ষণ করে তাদের জন্তরা এবং তারা। তারা কি দেখে না? (২৮) তারা বলে তোমরা সত্যবাদী হলে বল; কবে হবে এই ফয়সালা? (২৯) বলুন, ফয়সালার দিনে কাফিরদের সমান তাদের কোন কাজে আসবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেওয়া হবে না। (৩০) অতএব আপনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন এবং অপেক্ষা করুন , তারাও অপেক্ষা করছে।

#### তঞ্চসীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চয়ই জামি ( আপনার ন্যায় হষরত ) মূসা (আ)-কেও প্রস্থ প্রদান করে- 🕆 ছিলাম ( যা প্রচার করতে গিয়ে তাঁকে বছ দুঃখ-যন্ত্রণা বরদান্ত করতে হয়েছিল। সূতরাং আপনারও তা বরদান্ত করা উচিত। এক সাম্পনা তো এই ! অনভর অনুরাপ-ভাবে আপনাকেও ঐশী গ্রন্থ প্রদান করা হয়েছে।) সুতরাং আপনি (আপনার) এ গ্রন্থ লাভ করা সম্পর্কে কোন সন্দেহ পোষণ করবেন না। (যেমন আল্লাহ্ পাকের ইরশাদ निन्छक्ष जाननात्क क्षात्रजान अमान कदा श्रव । ज्ञाश আপনি ঐশী গ্রন্থের অধিকারী এবং আল্লাহ্ কর্তৃক রসূলরূপে সম্বেধিত ব্যক্তি। আপনি যখন এরপভাবে আল্লাহ্র নিকটে মনোনীত, তখন যদি ওটিকয়েক নির্বোধ আপনাকে প্রহণ না করে তবে বিচলিত ও দুঃখিত হওয়ার কিছুই নেই। এও এক প্রকার সাম্ভনা) এবং আমি সেই (মূসা আ-র) গ্রন্থকে ইসরাঈল বংশীয়গণের জন্য পথ প্রদর্শক করেছিলাম। (অনুরূপভাবে আপনার গ্রন্থের মাধ্যমেও অনেকে হিদায়ত-প্রাপ্ত হবে। সুতরাং আপনি প্রসন্ন থাকুন। এও এক প্রকার সাম্থনা) এবং আমি সেই ইসরাঈল বংশীয়দের মধ্যে বহুসংখ্যক ধর্মীয় অধিনায়ক নিযুক্ত করেছিলাম— যারা আমার নির্দেশ মত সঠিক পথ প্রদর্শন করতো। যখন ভারা দুঃখ-কন্টের সময় ধৈর্য ধারণ করেছিল এবং আয়াতসমূহের উপর স্থির বিশাসী ছিল। (তাইতারা সেওলো প্রচার ও প্রসার এবং সৃষ্টিকুলের হিদায়ত করতে গিয়ে দুঃখ-কণ্ট বরণ করতোঃ এতে রয়েছে মু'মিনগণের জনা সাম্জনা ধে, তোম্রা ধৈর্য ধারণ কর। যখন তোমরা বিশ্বাসের অধিকারী এবং বিশ্বাস চায় ধৈর্য ধারণ—তাই তোমাদের পক্ষে ধৈর্য ধারণ

অবশ্য প্রয়োজনীয়। এ সময়ে আমি তোমাদেরকেও ধর্মীয় অধিনায়ক করে দেব। এ তো ইহলৌকিক সাম্প্রনা এবং তোমাদের এক পারনৌকিক সাম্প্রনাও ধারণ করা উচিত। সে সাম্মনার বন্ধ এই যে ) নিম্চয় আপনার পালনকর্তা কিয়ামতের দিন সেসব বিষয়ের (বাস্তব ও কার্যকর) মীমাংসা করে দেকেন যেগুলো সম্পর্কে তারা পরস্পর মছবিরোধ করছিল। অর্থাৎ মৃ'মিনগণকে বেহেশ্চ এবং কাফিরদেরকে নরকে নিচ্চেপ করবেন এবং কিয়ামতও খুব দূরে নয়। এ থেকেও সান্তনা লাভ করা উচিত। এ বক্তবা ওনে কাফিরেরা দু'প্রকারের সন্দেহ পোষণ করতে পারত।—প্রথমত আমরা এ কথাই বিশাস করি না যে কুফরী আলাহ্র নিকটে অপহন্দনীয়—যেমন 🗸 🖳 তিনি মীমাংসা করবেন,—শব্দ দারা বোঝা যায়। দিতীয়ত—আমরা কিয়ামত সংঘটিত হওয়াই অসম্ভব বলে মনে করি। সামনে উভয় সন্দেহ অপনোদনের জনা দুটি পৃথক বজবা পেশ করা হয়েছে—১. কুফরী গহিত ও অপছন্দনীয় হওয়া সম্পর্কে যে তারা সন্দেহ পোষণ করে; তবে কি একথা তাদের পথ প্রদর্শনের পক্ষে যথেত্ট নয় যে, আমি তাদের পূর্বে (শিরক ও কুফরের জন্য) কত জনপদকে ধ্বংস করে দিয়েছি! (অর্থাৎ তাদের ধ্বংস প্রক্রিয়া থেকে এবং নবীর ডবিষ্যদাণী মুতাবিক স্বাভাবিক রীতি ভংগ করে সংঘটিত হওয়া থেকে খোদার রোষাগ্নি বিচ্ছ্রিত হচ্ছিল—যন্দারা কুষ্ণরী যে নিন্দিত ও গর্হিত তা সুস্পল্টভাবে প্রকাশ পায়। এসব লোক যাদের বসবাসের স্থানসমূহের (সিরিয়া প্রমণকালে) যাতায়াত করে (অতিক্রম) করে। এ ক্লেৱে (কুফরী গহিত হওয়ার) সুস্পট্ট লক্ষণাদি বিদ্যমান রয়েছে। এরা কি অতীত কালের জনমণ্ডলীর ধ্বংস সংশ্লিষ্ট কাহিনীসমূহ ওনতে পায় না (যা বছল প্রচারিত ও সর্বজনবিদিত ও আলোচিত। দিতীয় বিষয়—কিয়ামত সংঘটন সম্পর্কে তাদের সন্দেহ পোষণ।) তবে কি তারা এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করছে নাযে, আমি (মেঘমালা ও নদীনালা প্রভৃতির মাধ্যমে) বিশুক ভূমিতে পানি পৌছিয়ে থাকি এবং তার সাহায্যে শস্যাদি উৎপাদন করে থাকি—যাহা হতে তাদের (গৃহপালিত) পশুসমূহ এবং তারা নিজেও ভক্ষণ করে থাকে। তবে তারা কি (দিবারান্ত্রি) এসব কিছু অবলোকন করছে না? (এ হলো মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত হওয়ার সুস্প**ট্ট প্রমাণ। যেমন পূর্বে**ও ক্ষেক জারগার তার বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। সুত্রাং উভয় সন্দেহের অবসান ঘটলো এবং) এরা (কিয়ামত ও বিচারের বর্ণনা ওনে বিসময়ভরে বিদুপাৰক সুরে) বলে ষে ষদি তোমরা ( তোমাদের এ কথায় ) সতা হয়ে থাকো তবে (বল তো) এ মীমাংসা কবে সম্পন্ন হবে? আপনি বলে দিন যে ( তোমরা ভো অহেতুকভাবে এর ভাকীদ দিছে। তোমাদের জন্য তো তা হবে কঠিন বিপদের দিন। কেননা) সে মীমাংসার দিনৈ কাষ্ট্রিরদেরকে তাদের ঈমান (মোটেও) কোন সুফল প্রদান করবে না। (এবং তাদের অব্যাহতি লাভের একই পথ ছিল তাও হাতছাড়া) আর, (অব্যাহতি লাভ তো দূরের কথা, সে শান্তি হতে এক মুহ্তের তরেও) ভাদেরকে অবকাশ দেয়া হবে না। সুতরাং [হে নবী (সা)] আপনি (বিদুপাত্মক) কথাবার্তার প্রতি (মোটেও) लक्का कत्रायन ना (यश्वांतांत्र अणि लक्का कत्राल मजाम ७ मनाकल्प्टेन উদ্वर्क कत्राय।

প্রবং আগনি (প্রতিশ্রুত মীমাংসার) প্রতীক্ষার থাকুন (কিন্তু সম্বর জানা মাবে বে, কার প্রতীক্ষা বাস্তবানুগ এবং কারটা নয়। যেমন তাদের প্রত্যুত্তরে আলাহ্ পাকের উল্জি: قُلُ تَرْبُصُوا فَا فَيْ مَعْكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّكُمْ، অর্থাৎ আগনি বলে দিন—তোমরা প্রতীক্ষারত থাক, জনন্তর আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষায় থাক্ষো।

### আনুষ্টিক ভাত্ত্য বিষয়

শব্দের অর্থ সাক্ষাৎ—এ আয়াতে কার সাথে কার সাক্ষাৎ বোঝানো হয়েছে সে সম্বাজ মুকাস্সিরগণের মধ্যে মন্তভেদ রয়েছে। 'তকসীরের সার-সংক্রেপে' ঠে এ নর 'হমীর' (সর্বনাম) কিতাব—অর্থাৎ কোরআনের দিকে ধাবিত করে এই অর্থ করা হয়েছে যে, যেরগভাবে মহান আয়াহ্ হয়রত মুসা (আ)-কে গ্রন্থ প্রদান করেছেন অনুরাগভাবে আপনার প্রতিও আয়াহ্ পাকের পক্ষ থেকে গ্রন্থ অবতীর্ণ হওয়া সম্পর্কে কোন সন্দেহ পোষণ করবেন না। যেরগভাবে কোরআন সম্পর্কে অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে তিনি তালিছে। এবং নিশ্চয় আপনাকে কোরআন প্রদান করা হবে।

হষরত ইবনে আব্বাস (রা) এবং কাতাদাহ (রা)-র ব্যাখ্যা এরাগভাবে করেছেন বে, ১৯৯ -র ষমীন (সর্বনাম) হযরত মূসা (আ)-র দিক ধাবিত হয়েছে। এ আরাতে হযরত মূসা (আ)-র সাথে রসূলুরাহ্র (সা) সাক্ষাতের সংবাদ দেরা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, আপনি এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ পোষণ করবেন না যে, হযরত মূসা (আ)-র সাথে আপনার সাক্ষাৎ সংঘটিত হবে। সূত্রাং মি'রাজের রাতে এক সাক্ষাতকার সংঘটিত হওয়ার কথা বিশুদ্ধ হাদীসসমূহ খারা প্রমাণিত, অতপর কিয়ামতের দিন সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হওয়ার কথাও প্রমাণিত আছে।

হ্যরত হাসান বসরী (র) এর ব্যাখ্যা এরপভাবে করেছেন যে, হ্যরত মূসা (আ)-কে ঐশী গ্রন্থ প্রদানের দরুন যেরপভাবে মানুষ তাঁকে মিথ্যুক প্রতিপন্ন করতে প্রয়াস পেয়েছে এবং নানাভাবে দুঃখ-যত্ত্বণা দিয়েছে, আপনিও এসব কিছুর সম্মুখীন হবেন বলে নিশ্চিত থাকুন। তাই কাফিরদের প্রদত্ত দুঃখ-যত্ত্বণার ফলে আপনি মনক্ষুণ্ণ হবেন না, বরং নবীগণের ক্ষেত্রে এমনটি হওয়া স্বাভাবিক রীতি মনে করে আপনি তা বরদাশত করুন।

कान जांकि वा जन्धनासन अतिहानक ७ निका राज्यात मृष्टि नर्ज : ﴿ عَلَنَا مِنْ مَا مَا مَا مَا مُورُ مَا مُورُ مَا مُورُ مَا مُورُ وَا مُورُ مِنْ مَا مُورُوا وَكَا نُوا بِالْمِتَا يُو تَنُونَ ﴿ عَالَمُ مَا مُورُوا وَكَا نُوا بِالْمِتَا يُو تَنُونَ

আমি ইসরাইল সম্পুদায়ের মাঝে কিছু লোককে নেতা ও অগ্রপথিক নিযুক্ত করেছিলাম, যারা তাঁদের পয়গম্বরের প্রতিনিধি হিসাবে মহান প্রভুর নির্দেশানুসারে লোকদেরকে হিদায়ত করতেন—যখন তাঁরা ধৈর্য ধারণ করতেন এবং আমার বাণীসমূহের উপর স্থির বিশ্বাস স্থাপন করতেন।

ইসরাঈল বংশের ওলামাগণের মধ্য হতে কতককে যে জাতির নেতা ও পুরোধার মর্যাদার উন্ধীত করা হয়েছে, তার দৃষ্টি কারণ রয়েছে। এ আরাতে সে দৃষ্টি কারণ বর্ণনা করা হয়েছে—১. ধৈর্য ধারণ করা, ২. আল্লাহ্র আরাতসমূহের উপর অট্ট বিশ্বাস স্থাপন করা। আরবী ভাষার সবর করার অর্থ অত্যন্ত বিস্তৃত ও ব্যাপক। এর শান্দিক অর্থ অন্ত ও দৃচ্বদ্ধ থাকা। এখানে সবর দারা আল্লাহ্ পাকের আদেশসমূহ পালনে অটল ও দৃচ্পদ থাকা এবং আল্লাহ্ পাক যে সব বস্তু বা কাজ হারাম ও গর্হিত বলে নির্দেশ করেছেন, সেওলো থেকে নিজেকে বিরত রাখা। শরীয়তের যাবতীয় নির্দেশই এর অন্তর্গত—যা এক বিরাট কর্মগত দক্ষতা ও সাকল্য। এর দিতীয় কারণ আল্লাহ্ পাকের আরাতসমূহের উপর সুদৃচ্ বিশ্বাস স্থাপন—আয়াতসমূহের মর্ম অনুধাবণ করা এবং অনুধাবনান্তে তার উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা—উভয়ই এর অন্তর্গত। এটা এক বিরাট জানগত দক্ষতা ও সাকল্য।

সারকথা, আল্লাহ্ পাকের নিকটে নেতৃত্ব ও পৌরোহিত্যের যোগ্য কেবল সেসব লোকই, যারা কর্ম ও জান--উভয় দিকে পূর্ণতা লাভ করেছে। এ ছলে কর্মগত পূর্ণতা ও দক্ষভাকে জানগত পূর্ণতা ও দক্ষভার পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। অথচ জানের স্থান বভাৰত কর্মের পূর্বে; এখানে ইংগিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্র নিকটে কর্মহীন শিক্ষা ও ভানের কোন মূল্য নেই।

ইবনে কাসীর এ আয়াতের তফসীর প্রসংগে কিছুসংখ্যক ওলামার মন্তব্য উদ্বত করেন। তা এই ؛ بالصبر واليقين تنال الاصامة في الدين— জর্থাৎ ধৈর্য ও দৃচ্ বিশ্বাসের মাধ্যমেই ধীনের ক্ষেৱে নেতৃত্বের মর্যাদা লাভ করা যায়।

অর্থাৎ, তারা কি লক্ষ্য করে নাযে, আমি ওক্ষ ভূমিতে পানি প্রবাহিত করি ফারারা নানা প্রকারের শস্য সমুদগত হয়। وَ ﴿ وَلَا ﴿ وَهُ هُو اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّ

ভূমিতে পানি প্রবাহের বিশেষ কৌশলপূর্ণ ব্যবস্থা ঃ ওক্ষ ভূমিতে পানি প্রবাহের ; অনন্তর সেখানে নানাবিধ উদ্ভিদ ও তরুলতা উদগত হওয়ার বর্ণনা কোরআনে করীমের বিভিন্ন জায়গায় এরাপভাবে করা হয়ে যে—ভূমিতে বৃদ্টি বর্ষিত হয়—ফলে ভূমি রসালো হয়ে শস্যাদি উৎপাদনের যোগ্য হয়ে উঠে। কিন্তু এ আয়াতে বৃদ্টির ছলে

ভূ-পৃঠের উপর দিয়ে ওচ্চ ভূমির দিকে পানি প্রবাহিত করে গাছপালা উদগত করার কথা বর্ণনা করা হয়েছে অর্থাৎ অন্য কোন ভূমির উপর বৃষ্টি বর্ষণ করে সেখান থেকে নদী-নালার মাধ্যমে ভূ-পৃঠের উপর দিয়ে যেসব ওচ্চ ভূ-ভাগে সাধারণত বৃষ্টি হয় না সেদিকে প্রবাহিত করা হয়।

এতে এইছিত রয়েছে যে, কতক জুমি এমন নরম ও কোমল হয় যে, তা বৃল্টি বহন করার যোগাও নয়।—যেখানে পুরোপুরি বৃল্টি ব্যিত হলে দালান-কোঠা বিধ্বস্থ হবে, গাছপালার মূলোৎপাটিত হয়ে যাবে। তাই এরাপ জুমি সম্পর্কে আল্লাহ পাক এ ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন যে, অধিক পরিমাণে বৃল্টি কেবল সেসব জুমিতেই ব্যিত হয় যেওলো তা বহন করার যোগ্যতা রাখে। অতপর পানি প্রবাহিত করে এমন জুমি অভিমুখে নিয়ে যাওয়া হয় যেওলোর বৃল্টি বহনের ক্ষমতা নেয়ে।—যেমন মিসরের জুমি। কিছু সংখ্যক তফসীরকার ইয়ামনের ও শামের কতক জুমি এরাপ বলে বর্ণনা করেছেন।—যেমন ইশ্বনে আক্রাস ও হাসান (রা) থেকে ব্লিত আছে।

প্রকৃত প্রস্তাবে এ ধরনের সকল ভূমি এর অন্তর্ভুক্ত। মিসরের ভূমি বিশেষভাবে এর অন্তর্গত—সেখানে বৃশ্টির পরিমাণ খুবই কম। কিন্তু আবিসিনিয়া ও আফ্রিকার অন্যান্য দেশ হতে বৃশ্টির পানি নীল নদ দিয়ে মিসরে পৌছে—সাথে করে সেখানকার অত্যন্ত উর্বর লাল পলিমাটি বহন করে আনে। তাই মিসরবাসিগণ সেখানে র্শ্টি না হওয়া সন্তেও প্রতি বছর নতুন পানিও পলিমাটি দারা উপকৃত হয়।

و يقولون متى هذا لغتم المحتام अर्थार कािकत्रता शित्रराज्ञहाल वाल शाक

যে, আপনি কাফিরদের বিরুদ্ধে মুসলিমগণের যে বিজয়ের কথা বলেন তা কখন সংঘটিত হবে ?—আমরা তো এর কোন লক্ষণ দেখতে পাছি না।—আমরা তো মুসলমানদেরকে ভীত-সমুস্তভাবে আত্মগোপন করে থাকতে দেখি।

बत उजरत रक जाजाला कत्रमान : أَكُورُ وَا اللَّهِ يَكُورُ وَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع

বিজয় সম্পর্কে জিভাসাবাদ করছো, সেদিন ভোমাদের জন্য তা সমূহ বিপদ বহন করে আনবে। কেননা, যখন আমরা বিজয় লাভ করবো সেদিন তোমরা কঠিন শান্তিতে জড়িয়ে পড়বে। চাই ইহকালে হোক যেমন বদরের যুদ্ধে বা পরকালে এবং যে মুহূতে কারো উপর আলাহ্র শান্তি আপতিত হয় তখন তার ইমান আর গৃহীত হয় না।—
(ইবনে-কাসীর অনুরাপ বর্ণনা করেছেন)।

কোন কোন বিজ্ঞান مَنْى هَذَا الْكَنْكُ -এর অর্থ কিয়ামতের দিন বলে বর্ণনা করেছেন। উপরে 'তফসীরের সার-সংক্ষেপ' অংশে তাই গ্রহণ করা হয়েছে।

# www.eelm.weebly.com

# سورة الاحتزاب

# मद्भा आह्याव

মদীনায় অবতীর্ণ, ১ রুকু, ৭৩ আয়াত

# لِنُدِهِ اللّهِ الرَّفِي اللهِ الرَّفِي الرَّفِي الرَّفِي الرَّفِي الرَّفِي الرَّفِي الرَّفِي الرَّفِي اللّهِ وَلَا نُطِعِ الْكُفِي إِنْ اللّهُ كَانَ اللهُ كَانَ اللهُ كَانَ مِمَا عَلِيبًا حَكِيمًا فَ وَانْتِهُ مَا يُوخَى إِلَيْكُومِ نُ رَّبِّكَ مِنَ رَّبِّكَ مِنَ الله كَانَ مِمَا تُعْمَلُونَ خَبِهُ إِلَى فَ وَتَوكّلُ عَلَى اللهِ مُوكَفِي بِاللّهِ وَكِينُكُ وَ تَوكّلُ عَلَى اللهِ مُوكَفِي بِاللّهِ وَكِينُكُ وَ تَوكّلُ عَلَى اللهِ مُوكَفِي بِاللّهِ وَكِينُكُ وَ تَوكّلُ عَلَى اللهِ مُوكَفِي بِاللّهِ وَكِينُكُ وَ اللّهِ مُوكَفِي إِلَا اللهِ وَكِينُكُ وَ اللّهِ مُوكَفِي اللّهِ وَكِينُكُ وَ اللّهُ مَا يُؤْمِنُ اللّهِ مُوكَفِي إِلَا اللّهِ وَكِينُكُ وَ اللّهُ مَا يُؤْمِنُ اللّهِ مُوكَفِي إِلَيْهِ وَكِينُكُ وَ اللّهِ مُوكِفِي إِلَّهُ وَكُينُكُ وَ اللّهِ مُوكِفِي إِلَّهُ وَكُينُكُ وَ اللّهِ مُوكِفِقُ إِلَا اللّهِ وَكُينُكُ وَ اللّهُ وَلَيْ اللّهِ وَكُلْ عَلَى اللّهِ مُؤْمِنُ لَا عَلَيْهِ وَكُلْ عَلَى اللّهِ مُؤْمِنُ اللّهِ وَكُلْ عَلَى اللّهِ مُؤْمِنُ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ وَكُلْ عَلَيْ اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَكُلْ عَلَى اللّهِ مُؤْمِنُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ مُؤْمِنُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَكُلْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَكُونُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَلَا عَلْهُ وَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْ اللّهُ وَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَلَا عَلْهُ عَلَيْلُو اللّهُ وَلَا عَلْهُ وَلِي اللّهُ وَلَكُلُ عَلَيْكُولُ عَلْمُ اللّهُ وَلَكُونُ اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ وَلَا عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْلُولُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْلُولُ اللّهُ الللّهِ عَلَيْلُولُ اللّهُ اللّهُ وَلِللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الل

# পরম করুণাময় আল্লাহর নামে আরভ।

(১) হে নবী! আলাহ্কে ভর্ম করুন ৬বং কাফির ও কপট বিশ্বাসীদের কথা মান্বেন না। নিশ্চয় আলাহ্ সর্বজ, প্রজাময়। (২) আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়, আপনি তার অনুসরণ করুন। নিশ্চয় ডোমরা যা কর, আলাহ্ সে বিষয়ে খবর রাখেন। (৩) আপনি আলাহ্র উপর ভরসা করুন। কার্যনিবাহীরাপে আলাহ্ই যথেন্ট।

# তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে নবী। আল্লাহ্কে ভয় করতে থাকুন—(অনু কাউকে ভয় করবেন না
—এবং তাদের ধমকের প্রতি মোটেও জচ্চেপ করবেন না।) এবং কাফির (যারা
প্রকাশ্যভাবে ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ করে) ও মুনাফিকদের (যারা গোপনে তাদের সাথে
একমত পোষণ করে) অনুসরণ করবেন না এবং তাদের কথার প্রতি কর্ণপাতও
করবেন না (বরং কেবল আল্লাহ্রই নির্দেশ পালন করবেন)। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্
পাক মহাভানী ও প্রভাবান (তাঁর প্রতিটি নির্দেশ নানাবিধ কল্যাণ ও মঙ্গলে পরিপূর্ণ)
এবং (আল্লাহ্র নির্দেশ পালনের অর্থ এই) আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে ওহীর
মাধ্যমে যে আদেশ করা হয়েছে, তা অনুসরণ করেন। (এবং হে মানব সন্তান) আল্লাহ্
পাক নিঃসন্দেহে তোমাদের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত। (তোমাদের

মাঝে বারা আমার নবীর বিরোধিতা করছে আমি তাদের সম্পূর্ণ হিসাব ( स्नावः) এবং (হে নবী) আপনি (তাদের এরূপ ধমকী ও ভীতি প্রদর্শন ব্যাপারে ) মহান আলাহ্র উপর ভরুসা করুন। আর কার্যনির্বাহী অভিভাবকরপে আলাহ্ পাকই যথেচট। (এর মুকাবিলায় এদের যাবতীয় চক্রাভ ও কূট-কৌশল বার্থতায় পর্যবসিত হবে। এ ব্যাপারে আপনি দুশ্চিভাগ্রভ হবেন না। আর যদি আলাহ্ পাকের পক্ষ থেকে পরীক্ষাভ্রেল আপনার প্রতি কোন সাময়িক দুঃখ-কল্ট পৌছে তবে কোন ক্ষতি নেই বরং একে কল্যাণই নিহিত।

# আনুষ্টিক ভাতৰা বিষয়

এটা মাদানী সূরা। এর অধিকাংশ আলোচ্য বিষয় আলাহ্ শক সমীপে রস্লুলাহ্র (সা) বিশিল্ট ছান ও উচ্চ মর্যাদা সংলিল্ট। এ সূরার বিভিন্ন শিরোনামায় রসূল (সা)-এর প্রতি ভজি ও প্রদা প্রদর্শনের আবশ্যকতা এবং ওাঁকে দুঃশ্ব-যত্তপা দেওয়া হারাম হওয়ার কথা বিবৃত হয়েছে। সূরার অবশিল্ট বিষয়সমূহও এভলোরই পরিপ্রক ও সহায়ক।

শানে নুষ্ক ঃ এ সূরা নাষিল হওয়ার কারণ সম্পর্কে কয়েকটি রেওয়ায়েত রয়েছে।
একটি এই যে, রস্লুলাহ্ (সা) হিজরতের পর যখন মদীনায় তশরীক নিয়ে যান,
তখন মদীনার আশেগাশে কুরায়জা, নষীর, বনু কায়নুকাহ্ প্রভৃতি কভিপয় ইহদী
গোল্ল বসবাস করত। রাহমাতৃলিল-আলামীনের এটাই একান্ত কামনা ছিল যেন এসব
লোক মুসলমান হয়ে যায়। ঘটনাক্রমে এসব ইহদীর মধ্য থেকে কয়েক ব্যক্তি নবীজীর
(সা) খিদমতে যাতায়াত করতে আরম্ভ করে এবং কপট ও বর্ণচোরা রূপ ধারণ করে
নিজেদেরকে মৌখিকভাবে মুসলমান বলে প্রকাশ করতে থাকে, কিন্ত তাদের অন্তরে
সমান ছিল না। কিছু লোক মুসলমান হলে অপরাপরদের নিকট ইসলামের দাওয়াত
পৌছানো সহজ্তর হবে মনে করে নবীজী এটাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে তামেরকে
বাগত্তম জানালেন। এদের সাথে বিশেষ সৌজন্যমূলক ব্যবহার করতে লাগলেন এবং
ছোট-বড় স্বার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে লাগলেন। এমনকি ওদের দারা কোন
অশালীন ও অসংগতিপূর্ণ কাজ সংঘটিত হলে গরও ধর্মীয় কল্যাণের কথা চিতা করে
সেওলোর প্রতি তেমন ভরুত্ব আরোপ করতেন না। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই সূরায়ে
আহ্মানের প্রারম্ভিক আয়াতসমূহ নামিল হয়েছে।—(কুরতুরী)

ইবনে জারীর (রা) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে অপর এক ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, হিজরতের পর ওয়ালীদ বিন মুগীরা, মুগীরা ও শায়বা বিন রাবীয়াই মদীনায় পেঁছি মঞ্জার কাফিরদের পক্ষ থেকে হয়ুরে পাকের ছিদমতে এ প্রভাক পেশ করেন যে, যদি আপনি ইসলামের প্রতি দাওয়াতের কাজ পরিত্যাগ করেন তবে আমরা আপনাকে মঞ্জার অর্থেক সম্পদ প্রদান করবো। আবার মদীনার মুনাজিক ও ইহদীপণ এই মর্মে ভীলি প্রদর্শন করে যে, যদি জিনি নিজ দাবী ও দাওয়াত

A 32

থেকে বিরপ্ত না থাকেন তবে আমরা তাকে হত্যা করে ফেলবো। এমতাবস্থায় এ আয়াত-সমূহ নাখিল হয়।—( রাহল-মাজানী )

সা'লাবী ও ওয়াহেদী এক তৃতীয় ঘটনা সনদহীনভাবে এরাপ বর্ণনা করেন যে, হোদায়বিয়ার ঘটনার সময় মক্কার কাফিরগণ ও নবীজীর মাঝে 'যুদ্ধ নয় চুজি' স্বাক্ষ-রিত হওয়ার পর যখন আবু সুফিয়ান, ইকরামা বিন আবু জেহেল ও আবুল আ'ওয়ার সালামী মদীনায় পৌছে নবীজীর বিদমতে নিবেদন করতো যে, আপনি আমাদের উপাস্যাদেব-দেবীদের প্রতি কটুজি প্রয়োগ পরিহার করুন—এবং কেবল একথা বলুন যে, (প্রকালে ) এরাও সুপারিশ করবে এবং উপকার ও কল্যাণ সাধন করবে। যদি আপনি এমনটি করেন তবে আমরাও আপনার পালনকর্তার নিন্দাবাদ পরিত্যাগ করবো।—এভাবে আমাদের পারক্ষরিক বিবাদ মিটে যাবে।

তাদের এ কথা রস্লুল্লাহ্ (সা) ও সমস্ত মুসলমানের নিকট অত্যন্ত অপহন্দনীয় বোধ হলো। মুসলমানগণ এদেরকে হত্যা করার ইছা ব্যক্ত করলেন। নবীজী (সা) ইরশাদ করলেন যে, আমি এদের সাথে সন্ধিচুক্ষিতে আবন্ধ বলে এমনটি হতে পারে না। ঠিক এই সময় এ আয়াতসমূহ নাযিল হয়।—(রহল মা'আনী)

এসব রেওয়ায়েত যদিও বিভিন্ন প্রকারের, কিন্তু এদের মধ্যে পরস্পর কোন বিরোধ বা অসামজস্য নেই। এসব ঘটনা ও উদ্ধিখিত আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হওয়ার কারণ হতে পারে।

এ আরাতসমূহে রস্লুলাহ্ (সা)-র প্রতি দুটো নির্দেশ রয়েছে—প্রথম. التَّن الله

অর্থাৎ আরাহ্কে ভয় কর, দিতীয়. — তুর্নু নির্দেশ এজন্য দেওয়া হয়েছে যে, এসব লোককে হত্যা করা চুক্তিভঙ্গের শামিল—যা সম্পূর্ণ হারাম এবং কাফিরদের কথা অনুসরণ না করার নির্দেশ এ জন্য দেওয়া হয়েছে যে, এ সব ঘটনা সম্পর্কে কাফিরদের ফা মতামত, ভা মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়, য়ার বিভারিত বিবরণ পরবর্তী পর্যায়ে আসছে।

हैं يَهَا النَّبِيُّ اتَّنِ اللهِ हें इहा तज्लुबार् (जा)-त वित्नव प्रबाता ७ जण्यात

যে, সমগ্র কোরআনের কোথাও তাঁকে নাম ধরে সম্বোধন করা হয়নি। যেমনটি অন্যান্য নবীকে সম্বোধনের বেলায় করা হয়েছে। যেমন——— এ দি প্রিক্তিন প্রজ্ঞান করা হয়েছে। প্রজ্ঞান করা হয়েছে প্রজ্ঞান করা হয়েছে প্রজ্ঞান করা হয়েছে তাঁর উপাধি—নবী বা রস্ল প্রভৃত্তির মাধ্যমে করা হয়েছে। কেবল চার জায়গায়, তিনি যে রস্ল তা প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছে—যা একান্ত জরুরী ছিল।

### www.eelm.weebly.com

প্রহলে আঁ হয়রত (সা)-কে সম্বোধন করে দুটো নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—এক, আলাহ্ পাককে জয় করার—অর্থাৎ মন্ধার মুশরিকদের সাথে যে চুক্তি হয়েছে তা যেন লংঘন করা না হয়, দুক্তি—মুশরিক, মুনাফিক ও ইহুদীদের মতামত প্রহণ না করার। প্রশ্ন হতে পারে যে, রস্লুলাহ্ (সা) তো যাবতীয় পাপ -পতিকলতা থেকে মুক্তা চুক্তি ভংগ করা মহাপাপ (কবীরা গোনাহ্) এবং উপরে শানে—মুয়ুল প্রসংগে কাফির মুশরিকদের যেসব কথা বর্ণনা করা হয়েছে সেওলো গ্রহণ করা তো মারাত্মক পাপ; আর তিনি (নবীজী) এ থেকে সম্পূর্ণ পরিক্তা—সুতরাং এ নির্দেশের কি প্রয়োজন ছিল ই রাহল মাজানীতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এসব নির্দেশের অর্থ ভবিষ্যতে এভলার উপর স্থির থাকা—যেমনভাবে তিনি এ ঘটনার সময়ও এসব হকুমের উপর অটল ছিলেন এবং আলা—যেমনভাবে তিনি এ ঘটনার সময়ও এসব হকুমের উপর অটল ছিলেন এবং আলা—রেমনভাবে তিনি ও ঘটনার সময়ও এসব হকুমের উপর অটল ছিলেন তুজিতে আবন্ধ মন্ধার মুশরিকদেরকে হত্যা করার ইচ্ছা পোষণ করছিল। সূতরাং চুক্তি লংঘন থেকে বেঁচে থাকার জন্য আলা—রির মাধ্যমে প্রথম হিদায়ত করা হয়েছে। অপরপক্ষে যেহেতু কোন মুসলমান মুশরিক—কাফিরদের অনুসরণের ইচ্ছাও পোষণ করেতেন না, তাই এর উল্লেখ পরে বলা হয়েছে।

কোন কোন তফসীরকার বলেন যে, এ আয়াতে যদিও নবী করীম (সা)-কে সম্বোধন করা হয়েছে কিন্তু উদ্দেশ্য গোটা উদ্মত—তিনি তো ছিলেন সম্পূর্ণ নিলাপ, —তাঁর বারা আয়াহ্ পাকের নির্দেশাবলীর বিরুদ্ধাচরণের কোন আশংকাই ছিল না। কিন্তু বিধান গোটা উদ্মতের জন্য এবং সেটা বর্ণনার জন্যই এই পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে যে, সম্বোধন করা হয়েছে রস্লুদ্ধাহ (সা)-কে—যার ফলে হকুমের গুরুত্ব বহঙণে বেড়ে গিয়েছে। কেননা, যে বিষয়ে আয়াহ্র রস্লুকেও সম্বোধন করা হয়েছে সে ক্লেছে কোন মানুষই এর আওতা-বহিত্তি থাকতে পারে না।

ইবনে-কাসীর বলেন যে, এ আয়ান্তে কাফির ও মুশরিকদের অনুসরণ থেকে বারণ করার মূল উদ্দেশ্য এই যে, তিনি যেন তাদের সাথে কোন ব্যাপারে পরামর্শ না করেন—তাদেরকে অত্যধিক ওঠা-বসা, মেলা-মেশার সুষোল নাবদনা কেননা, এদের সহিত অত্যধিক মেলামেশা ও পরামর্শ করা অনেক সময় এদের কথা গ্রহণ করার কারণকাপে পরিণত হতে পারে। সূতরাং যদিও নবীজীর পক্ষে তাদের কথা গ্রহণের কোন সম্ভাবনাই ছিল না, কিন্তু তাদের সাথে কোন সম্পর্ক রাখা এবং নিজের পরামর্শে তাদের অংশ গ্রহণের সুযোগ প্রদান থেকেও নবীজীকে বারণ করা হয়েছে। পরস্ত এ-ক্ষেত্রে তাদের স্বাহা প্রকার করা হয়েছে। পরস্ত এ-ক্ষেত্রে তাদের করা) শব্দ এজন্য বাবহার করা হয়েছে যে. এক্সপ পরামর্শ ও পারস্পরিক সম্পর্কে স্থভাবত তাদের মতামতের কিছুটা অনুপ্রবেশের কারণ হয়ে স্থাভাতে পারে। সূতরাং এছলে পরোক্ষভাবে হলেও তাদের মতামত কিছুটা প্রভাবান্বিত করতে পারে। এরাপ কোন সুযোগও যাতে না হয় তারই পথ বন্ধ করা হয়েছে। তার পক্ষে ওদের অনুসরণের তো কোন প্রশ্নই উঠে না।

এখন প্রন্ন উঠে যে, উল্লিখিত আয়াতে কাফিরদের পক্ষ থেকে শরীয়ত বিরোধী ও হকের পরিপহী উজি অতি ছাভাবিক এবং সেওলোর অনুসরণ না করার নির্দেশও একাত ছুজিশুজ। কিন্তু মুনাফিকগণ যদি আপনার নিকটে প্রকাশ্যভাবে কোন ইসলাম বিরোধী উজি করে, তবে তো তারা আর মুনাফিক থাকে না—পরিক্ষার কাফির হয়ে যায়—এমতাবছার তাদের কথা ছত্তভাবে বলার প্রয়োজনীয়তা কি? এর উত্তর এই হতে পারে যে, মুনাফিকগণ একেবারে স্পল্টভাবে তো ইসলাম বিরোধী কোন উজি করতো না, কিন্তু জন্যান্য কাফিরের সমর্থনে কথা বলভো।

শানে নুষ্ব প্রসঙ্গে মুনাফিকদের যে ঘটনা উপরে বর্ণনা করা হয়েছে, যদি এটাকেই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ বলে ধরে নেয়া হয়, তবে তো কোন কথাই থাকে না। কেননা এ ঘটনানুষায়ী যেসব ইহদী কপটভাবে নিজেদেরকৈ মুসলমান বলে প্রকাশ করে তাদের সাথে বিশেষ সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহায় করতে নবীজীকে রারণ করা হয়েছে।

এ আরাতের উপসংহার তিওঁতি তিওঁতি তিওঁতি তিওঁতি তিওঁতি তিওঁতি তিওঁতি তিওঁতি

ভয় করার এবং কাফির ও মুনাফিকদের অনুসরণ না করার পূর্ব বর্ণিত যে হকুম তার তাৎপর্ষ ও যৌক্তিকতা বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা যে স্বাল্ধাহ্ মাবতীয় কর্মের পরিণতি ও ফলাফল সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত, তিনি অত্যন্ত প্রজ্ঞাময়— মানুষের যাবতীয় কল্যাণ ও মংগল তাঁর পরিজাত। একথা এজন্য বলা হয়েছে যে, কাফির ও মুনাফিকদের কোন কোন কথা এমনও ছিল ফলারা অন্যায়-জলান্তি লাঘব এবং পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সভাবপূর্ণ পরিবেশ ছাপন এরূপ, অন্যান্য কল্যাণ ও উপকার সাধনে সহায়ক হতো। কিন্তু এদের সাথে সৌজন্যমূলক আচ্রণও মংগলের পরিপন্থী বলে হক তা'আলা নবীজীকে তা করতে বারণ করেছেন এবং বলেছেন যে, এর পরিণাম গুভ নয়।

\_ وَ اتَّبِعُ مَا يُوْ هَى اِلْيُكَ مِنْ رَّبِّكَ اِنَّ اللَّهُ كَا نَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيُّراً

ইহা পূর্ববর্তী হকুমেরই অবশিণ্টাংশ—যেন আগমি কাফির ও মুনাফিকদের কথায় পড়ে তাদের অনুসরণ না করেন, বরং ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যা কিছু পৌছেছে, আপনি সাহাবায়ে কিরামসহ কেবল তাই অনুসরণ করুন। যেহেতু সাহাবায়ে কিরাম ও সমগ্র মুসলমানই এ সম্বোধনের অন্ধর্ভু জ। তাই বহরচন ক্রিয়া ত কুড়ি বাবহার করে সত্রক করে দেওলা হয়েছে।

তংশ বিশেষ। ইরশাদ হয়েছে যে, আপনি এসব লোকের কথায় পড়ে কোন কাজে উদ্যোগী হবেন না, স্বীয় উদ্দেশ্য সাধন ও লক্ষ্য অর্জনে কেবল আল্লাহ্র উপরে ভরসা

করুন। কেননা অভিভাষকরাপে ভিনিই যথেক্ট। তাঁর বর্তমানে আপনার অন্যাজার সাহায্য-সহযোগিতার প্রয়োজন নেই।

মাস'জালা ঃ উদ্ধিখিত আয়াতসমূহ ধারা একথা প্রমাণিত হলো যে, দীন সংক্রাভ কোন বিষয়ে কাফিরদের প্রামর্শ গ্রহণ করা জায়েয় নয়। অবশ্য অভিভাতাসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে তাদের প্রামর্শ গ্রহণে কোন দোষ নেই।

مَاجَعَلَ اللهُ لِرَجُلِ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَاجَعَلَ الْوَاجِكُمُ الْفَ يُقُولُهُ وَمَاجَعَلَ الْمُعِيكَةِ كُمُ الْوَاجِكُمُ الْفَ يَقُولُ الْحَقَ وَهُو يَهْدِكُ اللهُ يَقُولُ الْحَقَ وَهُو يَهْدِكُ اللهِ يَقُولُ الْحَقَ وَهُو يَهْدِكَ اللهِ يَقُولُ الْحَقَ وَهُو يَهْدِكَ اللهِ يَعْدَلُ اللهِ وَقُلُكُم اللهِ اللهُ اللهُ

(৪) আলাহ্ কোন মানুষের মধ্যে দুটি হাদয় স্থাপন করেন নি। তোমাদের লীগণ যাদের সাথে তোমরা জিহার' কর, তাদেরকে তোমাদের জননী করেন নি এবং তোমাদের পোবা পুরদেরকে তোমাদের পুর করেন নি। এগুলো তোমাদের মুষ্বের কথা মার। আলাহ্ ন্যায় কথা বলেন এবং পথ প্রদর্শন করেন। (৫) তোমরা তাদেরকে তাদের পিতৃপরিচয়ে ডাক। এটাই আলাহ্র কাছে ন্যায়সলত। যদি তোমরা তাদের পিতৃপরিচয় না জান, তবে তারা তোমাদের ধনীয় ডাই ও বলুরাপে গণ্য হবে। এ রাাপারে তোমাদের কোন বিচ্যুতি হলে তাতে তোমাদের কোন গোনাহ্ নেই, তবে ইচ্ছাক্রত হলে ভিল্ন কথা। আলাহ্ ক্রমানীল, পরম দয়ালু।

# তক্ষসীরের সার-সংক্ষেপ

আলাত্ পাক কারো বক্ষাভাতরে দু'টি জভকরণ তৈরী করেন নি এবং (অনুরাপ-ভাবে) ভোমরা যে সব লীকে মা সমোধন কর ভাদেরফে ভোমাদের মায়ে পরিপত করেন নি এবং (অনুরাপভাবে জেলে রাশ যে,) ভোমাদের পোষা পুরুদরকে গ্রন্থত প্রেও পরিপত্ত করেননি। এটা ভোষাদের নিছক মৌধিক বাকা (বা অলীক—বাভবের সাথে

সঙ্গতিহীন) এবং আল্লাহ্ পাক সত্য কথা বলেন এবং তিনিই সরল পথ প্রদর্শন করেন।
(এবং যখন পোষ্য পুত্র তোমাদের প্রকৃত পুত্র নয় কাজেই) তোমরা এদেরকে (পালক পিতার পুত্র বলে সম্বোধন করো না বরং) এদের (প্রকৃত) পিতৃগণের নামে আহ্বান কর। আলাহ্র নিকট ইহাই সুসঙ্গত। মদি তোমরা তাদের পিতৃগণের পরিচয় না জান তবে তাদেরকে তোমাদের ভাই বা বল্ধু বলে সম্বোধন কর। (কেননা তারা তোমাদের ধর্মীয় ভাই ও বল্ধ) আর এ ব্যাপারে তোমাদের যে ভুলতুটি হয়েছে তাতে কোন পাপ হবে না। কিন্তু হাঁা, যা তোমরা অভর থেকে ইক্ছাক্তভাবে বলতে (তাতে অবশ্যই পাপ হবে) এবং (এথেকে ক্ষমা প্রার্থনা করলে তাও ক্ষমা হয়ে স্বাবে কেননা) আলাহ্ পাক অত্যত্ত ক্ষমাশীল ও পরম করণায়য়।

# আনুষঙ্গিক ভাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে রস্লুলাহ (সা)-র প্রতি কান্ধির ও মুনাফিকদের পরা-মর্ণানুযারী কাজ না করা ও তাদের কথায় কর্ণপাত না করার নিদেশ রয়েছে। উদ্ধিশিত আয়াতসমূহে কাফিরদের মাঝে প্রচলিত তিনটি কুপ্রথা ও প্রান্ত ধারণার অপনোদন করা হয়েছে। প্রথমত বর্বর যুগে আরববাসিগণ অসাধারণ মেধাবী লোকের বক্ষাভান্তরে দুটি অন্তকরণ আছে বলে মনে করত। দিতীয়ত নিজ পদ্মীগণ সম্পর্কে এ প্রথা বিরাজ্মান ছিল যে, যদি কোন ব্যক্তি স্থীয় স্থীকে তার মার পিঠ বা অন্যকোন অলের সাথে তুলনা করে বলতো যে, তুমি আমার পক্ষে আমার মুয়ের পিঠের সমতৃল্যা, থাকে তাদের পরিভাষার 'জিহার' বলা হতো, তবে 'জিহার'ক্ত সে স্থী তার কাছে চিরকালের জন্য হারাম হয়ে যেত।

তৃতীয়ত তাদের মধ্যে এরাপ প্রথাছিল যে, যদি কোন ব্যক্তি অপর কারো পুছকে পোষ্যা পুছরাপে গ্রহণ করত, তবে এ পোষ্যা পুছ তার প্রকৃত পুছ বলেই পরিচিত হতো; এবং তারই পুছ বলে সম্বোধন করা হতো; এ পোষ্যা পুছ সকল ক্ষেত্রে প্রকৃত পুত্রেরই মর্যাদাভূক হতো। যথা—তারা প্রকৃত সন্তানের ন্যায়ই মীরাসের অংশীদার হতো এবং বংশ ও রক্তগত সম্পর্কের ভিত্তিতে যেসব দারীর সাথে বিয়ে-শাদী হারাম—এ পোষ্যা পুত্রের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এরাপই মনে করা হতো। যেমন—বিচ্ছেদ সংঘটিত হওয়ার পরও ঔরস্ভাত পুত্রের স্থীকে বিয়ে করা যেরাপ হারাম, অনুরাপভাবে পালক পুত্রের তালাক প্রাণ্ড স্থীও সে ব্যক্তির পক্ষে হারাম বলে মনে করা হতো।

বর্বর যুগের এই তিনটি ব্রান্ত ধারণা ও কুপ্রথার মধ্যে প্রথমটি ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস ও ক্রিয়াকর্মের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয় বলে ইসলামী শরীয়তে একে রদ করা বিশেষ প্রয়োজন ছিল না। এটা তো একান্তই শরীরতন্ত, বিজ্ঞান ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ব্যাসার যে, মানুষের বক্ষাজ্যন্তরে একটি অন্তক্ষরণ থাকে, না দু'টি অন্তক্ষরণ থাকে। এর স্পট্ট অসারতা সর্বজনজাত। এজন্য সম্ভবত এর অসারতার বর্ণনা অপর দুটো বিষয়ের সমর্থনে ভূমিকা শ্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, বর্বর যুগের জ্থিবাসীদের মানুষের বক্ষ মাঝে দু'টি অন্তক্ষরণ আছে বলৈ যে বিশ্বাসের অসারতাও

অষৌভিশ্কতা যেমন সাধারণ-অসাধারণ সর্বজনবিদিত, অনুরাপভাবে তাদের 'জিহার' ও পালক পুত্র সংশ্লিচ্ট ধারণাও সম্পূর্ণ দ্রান্ত ও অমূলক।

অবশিল্ট দুটি বিষয়—জিহার ও পালক পুত্রের হকুম—এগুলো এমন সব সামাজিক ও পারিবারিক বিষয়সমূহের অন্তর্ভু জ, ইসলামে যেগুলোর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। আলাহ পাক যার বিস্তারিত বিবরণ ও খুঁটি-নাটি পর্যন্ত কোরআনে প্রদান করেছেন। অন্যান্য বিষয়ের মত নিছক মূলনীতিগুলো উল্লেখ করে সবিস্তার বিলেষণের ভার নবীজী (সা)-র উপর ন্যন্ত করেন নি। এ দু'ব্যাপারে বর্বর আরবগণ নিজেদের খেয়াল খুশী থত হালালহারাম ও জায়েয-না-জায়েয সংগ্লিল্ট স্বকীয় কল্পনাপ্রসূত বিধি-বিধান প্রণয়ন করে রেখেছিল। এসব অমূলক ধারণা ও প্রথাসমূহের অন্তঃসারশূন্যতা প্রতিপন্ন করে বা প্রকৃত সত্য, তা উদ্ঘাটন করে দেওয়া সত্য ধর্ম ইসলামের অবশ্য কর্তব্য ছিল—অর্থাৎ এ ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক যে, ষদি কোন ব্যক্তি নিজ স্তীকে মায়ের সদৃশ বলে ঘোষণা করে তবে তার পক্ষে সে স্ত্রী প্রকৃত মায়ের ন্যায় চিরদিনের তরে হারাম হয়ে যায়। তোমাদের এরূপ বলার ফলে সে স্ত্রী প্রকৃত মা হয়ে যায় না। তোমাদের প্রকৃত মা তের হারাম না। তোমাদের প্রকৃত মা তের সেই, যার উদর থেকে তোমরা জন্মগ্রহণ করেছ।

এ আয়াতে 'জিহারের' দক্ষন স্ত্রী চিরতরে হারাম হয়ে যাওয়ার অন্ধকার যুগের লাভ ধারণা সম্পূর্ণ বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়েছে। আর এরূপ বলার ফলে শরীয়তের কোন প্রতিক্রিয়া হয় কিনা, এ সম্পর্কে 'সূরায়ে মুজাদালায়' এরূপ বলাকে পাপ বলে আমায়িত করে এ থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এরূপ বলার পর যদি জিহারের কাফ্ফারা আদায় করে, তবে স্ত্রী তার তরে হালাল হয়ে যাবে। 'সূরায়ে মুজাদালায়' জিহারের কাফ্ফারার বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা হয়েছেঃ

দিতীয় বিষয় পালক পুত্র সংশ্লিচ্ট। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

এই এর বহুবচন, যার পালক ছেলে—আয়াতের

মর্ম এই, যেমন কোন মানুষের দুটি অক্তকরণ থাকে না এবং যেমন স্ত্রীকে মা বলে

সম্বোধন করলে সে প্রকৃত মা হয়ে যায় না , অনুরাপভাবে তোমাদের পোষ্য ছেলেও প্রকৃত
ছেলেতে পরিণত হয় না অর্থাৎ অন্ত্রা সন্তানদের ন্যায় সে মীরাসেরও অংশীদার হবে

না এবং বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ হওয়া সংশ্লিচ্ট মাস আলাসমূহও এর প্রতি প্রযোজ্য
হবে না। সূত্রাং সন্তানের তালাক প্রাণ্ডা স্ত্রী যেমন পিতার জন্য চিরতরে হারাম, কিন্ত
পোষ্য পুত্রের স্ত্রী পালক পিতার তরে তেমনভাবে হারাম হবে না।

যেহেতু এই শেষোক্ত বিধয়ের প্রতিক্রিয়া বহু ক্ষেত্রে পড়ে থাকে, সুতরাং এ নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে যে, যখন পালক ছেলেকে ডাক্তবে বা তার উল্লেখ করবে তখন তা তার প্রকৃত পিতার নামেই করবে। পালক পিতার পুত্র বলে সম্বোধন করবে না। কেননা এর ফলে বিভিন্ন ব্যাপারে নানাবিধ সন্দেহ ও জটিলতা উভবের আশংকা রয়েছে।

বুধারী. মুসলিম প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে হযরত ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে আমরা যায়েদ বিন হারিসা (রা)-কে যায়েদ বিন মুহাদ্মদ (সা) বলে সম্বোধন করতাম। [কেননা রস্বুল্লাহ (সা) তাকে পালক ছেলে-রাপে গ্রহণ করেছিলেন।] এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর আমরা এ অভ্যাস পরি-ত্যাগ করি।

মাস জালা ঃ এর দারা বে ঝা যায়, অনেকে যে অপরের সন্তানকে নিজ পুত্র বলে আহ্মান করে তা মদি নিছক স্থেহপরবশজনিত হয়—পালক পুত্রে পরিণত করার উদ্দেশ্যে না হয় তবে যদিও জায়েয়, কিন্তু তবুও বাহাত যা নিষিদ্ধ, তাতে জড়িত হওয়া সমীচীন নয়।—(ক্লহল বায়ান, বায়্যাবী)

এ ব্যাপারটা কুরায়শদেরকে চরম বিদ্রান্তিতে ফেলে এক শুরুতর পাপে লিপ্ত করে রেছেছিল। এমন কি নবীজী (সা)-কে পর্যন্ত এ অপবাদ দেওয়ার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেছিল যে, তিনি নিজ পুরের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিয়ে করেছেন। অথচ যায়েদ (রা) তাঁর সন্তান ছিলেন না বরং পালকপুল্ল ছিলেন, যার বিবরণ এ সুরাতে পরে আছে।

(৬) নবী মু'মিনদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠ এবং তার ব্রীগণ তাদের মাতা। আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী মু'মিন ও মুহাজিরগণের মধ্যে যারা আত্মীয়, তারা গরস্পরে অধিক ঘনিষ্ঠ। তবে ভোমরা বদি তোমাদের বন্ধুদের প্রতি দরা-দাক্ষিণ্য করতে চাও, করতে পার। এটা লওহে-মাহ্যুক্তে লিখিত আছে।

: 2"

# তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নবী (সা) বিশ্বাসিগণের সাথে তাদের নিজেদের চাইতেও নিবিড় সম্পর্ক রাখেন কেননা শানুষ শ্বয়ং তার উপকার ও ক্ষতি উভয়ই সাধন করতে পারে। কারণ মানব হাদের যদি কলুষমুজ থেকে সঠিক পথে চলে, সৎকাজে আকৃষ্ট হয়, তবে তো উপকার

ও কল্যাণ, কিন্তু যদি পাপকর্মে ধাবিত হয় তবে নিজ সভাই ভার জন্য সমূহ বিগদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পক্ষান্তরে নবীজীর শিক্ষা-দীক্ষা মানবের তরে কেবল কল্যাণ ও মলক্সই আনমন করে। হাদয় যদি কলুষমূজও থাকে এবং স্টিক পুঞ্ছেই ধাবিত হয়, তবুও এর লাভ নবীজীর লাভ ও উপকারের তুলা হতে পারে না। কেননা, মান্বম্ন ও বিবেক গুড-অগুড, কল্যাণ ও অক্ল্যাণ নিধারণের ক্ষেত্রে বিল্লান্ডিতে প্ডার আশংকাও রয়েছে। আর মঙ্গলামঙ্গল সম্পর্কেও পুরোপুরি ভানও তার নেই। পক্ষান্তরে রস্লুলাহ (সা) প্রদত শিক্ষায় কোন বিদ্রান্তির আশংকা নেই। যেহেতু রস্লু-লাহ্ (সা) মানবের তরে তাদের স্বীয় জন-প্রাণের চাইতেও অধিকতর উপ্কার ও কল্যাণ সাধনকারী, সুতরাং আমাদের উপর তাঁর অধিকার আমাদের প্রাণের চাইতে বেশী এবং এ অধিকার হলো আমাদের প্রতিটি কাজে তাঁর পদায় অনুসরণ করা ও তাঁর প্রতি সমগ্র সৃষ্টিকুলের চাইতে বেশী এদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করা)। আর নবী-পত্নীগণ তাঁদের (মু'মিনগণের) মা (অর্থাৎ উপরোক্ত বর্ণনা দারা বোঝা গেল যে, রসূলুক্সাহ্ (সা) মু'মিনগণের আধ্যাত্মিক পিতা। যিনি তাদের প্রতি তাদের নিজের চাইতেও অধিক দরদী ও লেহপরায়ণ। এ সম্পর্কের ভিত্তিতে তাঁর পুণাবতী দ্রীগণ তাদের মায়ে পরিণত হলেন। অর্থাৎ তাঁরা মায়ের অনুরাপ ভক্তি-ভ্রদ্ধা লাভের অধিকারিপী।

এ আয়াতে নবীজীর পুণাবতী স্থীগণকে সুস্পত্টভাবে মুসনিম জাতির মা এবং রস্লুলাহ্ (সা)-কে পরোক্ষভাবে আধ্যাত্মিক পিতা বলে আখ্যায়িত করার ফলে পোষ্য পুরুকে পালক পিতার প্রতি সম্বোধন করার দক্ষন যেরাপ সন্দেহের উদ্রেক করত, এক্ষেক্লেও অনুরূপ সন্দেহের উদ্রেক করতে পারত; যার ফলগুনিত স্বরাপ সমগ্র মুসনিমের মাঝে পরস্পর আপন ভাই-বোনের সম্পর্ক স্থাপন হয়ে যাওয়ায় আপসে তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ হয়ে যেত এবং মীরাসের ক্ষেক্লেও প্রত্যেক মুসলমান অপরের উত্তরাধিকারে পরিণত হতো। এ সন্দেহ অপনোদনের জন্য আয়াতের উপসংহারে বলে দেয়া হয়েছেঃ

ত্র্যার বিধানানুষায়ী মীরাসের ক্ষেত্রে) অন্যান্য মু'মিন ও মুহাজিরগণ অপেক্ষা পরস্পর নিবিড়তর সম্পর্ক রাখে। কিন্ত যদি তোমরা নিজেদের (ঐ) বন্ধুপণের সাথে (অসিয়তের মাধ্যমে) কোন সম্ভাবহার ও সহানুভূতি প্রদর্শন করতে চাও তবে তা ভায়েয় আছে। এ ক্থাটি লাওহে মাহ্ফুযে লিপিবছ রয়েছে (যে হিজরতের সূচনাপর্বে সমানী প্রাত্ত্বের ডিভিতে মুহাজিরগণকে আনসারদের মীরাসের অংশীদার করে দেয়া হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তী সময়ে মীরাসের বাটোয়ারা আত্মীয়তা ও রক্ত সম্পর্কের ভিভিতে সংঘটিত হবে)।

go is in

# আনুষ্টিক ভাতব্য বিষয়

পূর্বেই বণিত হয়েছে যে, "সূরায়ে আহ্যাবের" অধিকাংশ আলোচ্য বিষয় রসূলুলাহ্ (সা)-র প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও তাঁকে দুঃখ-কল্ট দেয়া হারাম হওয়া সংশ্লিল্ট। সূরার প্রারম্ভে মুশরিক ও মুনাফিকদের প্রদত্ত জালা-যত্তণার বর্ণনা দেওয়ার পর রসূলুলাহ্ (সা)-কে প্রাসন্ধিক নানাবিধ উপদেশ প্রদান করা হয়েছিল। অতপর অন্ধকার যুগের তিনটি অযৌজিক প্রথার অসারতা প্রমাণ করা হয়েছে। ঘটনাক্রমে শেষ কুপ্রথাটি সম্পর্কে আলোচনার একটি সম্পর্ক নবীজীকে যত্ত্বপাদান সংশ্লিল্ট ছিল। কেননা কাফিরগণ হয়রত যায়েদের তালাকপ্রাণতা স্ত্রী পুণাবতী যয়নব (রা)-এর সাথে নবীজীর বিবাহ অনুন্দিঠত হওয়ার কালে বর্বরমুগের এই পোষ্য পুত্র জনিত কুপ্রথার জিভিতে এরাপ অপবাদ দেয় যে, তিনি নিজ ছেলের তালাকপ্রাণতা স্ত্রীকে বিবাহ করেছেন। সূরার শুরু থেকে এ পর্যন্ত নবীজীকে যন্ত্রণা প্রদান-সংশ্লিল্ট বিষয়বস্ত ছিল। আলোচ্য আয়াতে সমন্ত সুন্দিকুলের চাইতে তাঁর প্রতি প্রদা প্রদর্শন ও তাঁর অনুসরণ অধিক প্রয়াজনীয় বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

— এর যে মর্ম তফসীরের সার-সংক্ষেপ অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে, তা ইবনে অতিয়াহ ( ইর্মিন রি ) প্রমুখের অভিমত— যা কুরতুবী ও অধিকাংশ তফসীরকার প্রহণ করেছেন, যার সারমর্ম এই যে, প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে আপনার (সা) নির্দেশ পালন করা স্বীয় পিতা-মাতার নির্দেশের চাইতেও অধিক আবশ্যকীয়। যদি পিতা-মাতার হকুম তাঁর (সা) হকুমের পরিপন্থী হয় তবে তা পালন করা জায়েষ নয়। এমনকি তাঁর (সা) নির্দেশকে নিজের সকল আশা-আকাৎক্ষার চাইতেও অগ্রাধিকার দিতে হবে।

সহীহ্ বুখারী প্রমুখ হাদীস গ্রন্থে হয়রত আবু হরায়রা (রা) থেকে বণিত আছে যে, হয়ুরে পাক (সা) ইরশাদ করেছেনঃ

ما من مؤمن الأوانا أولى الناس به في الدنيا و الأخرة ا قرأوا ان شئتم النبي أولى با لمؤمنين من أنفسهم

অর্থাৎ এমন কোন মু'মিনই নেই, যার পক্ষে আমি (সা) ইহকাল ও পরকালে সমস্ত মানবকুলের চাইতে অধিক হিতাকাক্ষী ও আপনজন নই। যদি ভোমাদের মনে চার তবে এর সমর্থন ও সত্যতা প্রমাণের জন্য কোরআনের আয়াতঃ - النبيّ أولٰى انفسهم با نفسهم انفسهم

যার সারমর্ম এই যে, আমি প্রত্যেক মু'বিন-মুসলমানের জন্য গোটা সৃপ্টিকুলের চাইতে অধিক লেহপরায়ণ ও মমতাবান। একথা সুস্পুত যে, এর অবশ্যভাবী ফল

এরাপ হওয়া উচিত যে, নবীজীর প্রতি প্রত্যেক মু'মিনের ভালবাসা স্বাধিক গভীর হওয়া বাল্ছনীয়। যেমন হাদীসে ইরশাদ হয়েছেঃ

অর্থাৎ তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পারবে না, যে পর্যন্ত তার অন্তরে আমার ভালবাসা নিজ পিতা, নিজ সন্তান এবং সমস্ত মানব হতে অধিক পরিমাণে না হবে। (বুখারী, মুসলিম, মাযহারী)

আখ্যায়িত করার অর্থ--ভিজ্ শ্রদার ক্ষেত্রে মায়ের পর্যায়ভুক্ত হওয়া। মা-ছেলের সম্পর্ক-সংশ্লিলট বিভিন্ন আহকাম, যথা--পরস্পর বিয়ে-শাদী হারাম হওয়া। মুহরিম হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে পরস্পর পর্দা না করা এবং মীরাসে অংশীদারিত্ব প্রভৃতি এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। যেমন আয়াতের শেষে একথা স্পত্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে। আর নবীজীর গুদ্ধাচারিণী পত্নীগণের সাথে উম্মতের বিয়ে অনুষ্ঠান হারাম হওয়ার কথা অন্য এক আয়াতে ভিন্নভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং এক্ষেত্রে বিয়ে অনুষ্ঠান হারাম হওয়া মা হওয়ার কারণেই ছিল, এমনটি হওয়া জরুরী নয়।

মাস'আলা ই উপরোক্ত আয়াত দারা প্রমাণিত হলো যে, নবীজীর পুণ্যবতী বিবিপ্রের (রা) মধ্যে কারো প্রতি সামান্যতম বে-আদবী ও অশিভটাচারও এজন্য হারাম
যে, তাঁরা উভ্মতের মা। উপরস্ত তাঁদেরকে দুঃখ দিলে নবীজীকেও দুঃখ দেয়া হয়,
যা চরমভাবে হারাম।

অধান্যায়ী সকল আন্মীয়-রজনই এর অভ্জুজ—চাই সেসৰ রাজিবর্গ যাদেরকে ফকীহগণ 'আসাবাত' (৬ ৬৫) বলে আখ্যায়িত করেছেন যা ইাদেরকে বিশেষ পরি-ভাষান্যায়ী 'আসবাতে'র মুকাবিলায় ি তি বিশিষ্ট কিকাহর এ পরিভাষা নয়।

সারকথা এই যে, রসূলুক্কাহ্ (সা) ও তদীয় পদ্মীগণের সাথে মুসলিম উম্মতের সম্পর্ক যদিও পিতা-মাতার চাইতেও উন্নততের ও অগ্রন্থানীয় কিন্ত মীরাসের ক্লেন্তে তাদের কোন স্থান নেই বরং মীরাস বংশ ও আত্মীয়তার সম্পর্কের জিভিতে বন্টিত হবে।

ইসলামের সূচনাকালে মীরাসের অংশীদারিত্ব ঈমান ও আত্মিক সম্পর্কের জিডিভে নির্ধারিত হতো। পরবর্তী সময়ে তা রহিত করে আত্মীয়তার সম্পর্ককেই অংশীদারিত্ব

# www.eelm.weebly.com

নির্ধারণের ভিতি ধার্য করে দেয়া হয়েছে। স্বয়ং কোরআন করীমই তার বিভারিত বর্ণনা প্রদান করেছে। এতদসংলিদ্ট রহিতকারী ও রহিত আয়াতসমূহের বিভারিত বিবরণ ইতিপূর্বে সূরায়ে আনফালে প্রদত্ত হয়েছে। আয়াভে তানির পরে পরে আবার তানি ভিতা পর উল্লেখ এ ক্ষেত্রে তাদের বিশিদ্টতা ও স্বাতত্ত্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে করা হয়েছে।

কোন কোন মনীষীর মতে এ ছলে মু'মিনীন' ( ) বলে আনসারগণকে বোঝানো হয়েছে। এখানে 'মু'মিনীন' অর্থ যে আনসার, তা মুহাজিরীনের মুকাবিলায় 'মু'মিনীন' শব্দ ব্যবহার থেকে বোঝা যায়। এমতাবছায় এ আয়াত হিজরতের মাধ্যমে মীরাসে অধিকার প্রদান সংক্রান্ত পূর্ববর্তী হকুমের রহিতকারী (নাসেখ) বলে বিবেচিত হবে। কেননা নবীজী হিজরতের প্রারম্ভিককালে মুহাজিরীন ও আনসারের মাঝে ঈমানী প্রাত্তিষের সম্পর্ক ছাপন করে পরস্পর পরস্পরের উত্তরাধিকার লাভ সংক্রান্ত নির্দেশও প্রয়োগ করে দিয়েছিলেন। এ আয়াতের মাধ্যমে হিজরতের ফলে উত্তরাধিকার লাভ সংশ্লিটে সে হকুমও রহিত করা হয়েছে—(কুরতুবী)

जर्थार छेजताधिकात एवा त्कवन الله أَ أَن تَفْعَلُوا الَّي اَ وُلِيا مِ كُمْ مُعْرُونًا

আত্মীয়তার সম্পর্কের ভিত্তিতে লাভ করা যাবে। কোন জনাত্মীয় উত্তরাধিকারী হতে পারবে না। কিন্তু স্থানী প্রাতৃত্বজনিত সম্পর্কের কারণে কাউকে কিছু প্রদান করতে চাইলে সে অধিকার বহাল থাকবে—নিজ জীবদ্দশায়ও দান ও উপটোকন হিসেবে তাদেরকৈ প্রদান করতে পারবে এবং মৃত্যুর পর তাদের জন্য অসিয়তও করা যাবে।

وَإِذْ أَحُدُنَا مِنَ النِّبِيِّنَ مِيْنَا فَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نَوْجٍ وَابُرُوبِيمُ وَمُوْ لِلْهِ وَعِيْسَى ابْنِ مُرْيَمٌ وَأَخَذُنَامِنْهُمْ وَيُنَاقًا غَلِيظًا ﴿ لِيُنْكَلَّ وَمُوْ لِلْهِ وَعِيْسَى ابْنِ مُرْيَمٌ وَأَخَذُنَامِنْهُمْ وَيُنِكَاقًا غَلِيظًا ﴿ لِيُنْكَلَّ الصِّيرِ قِينَ عَنْ صِدْرَتِهِمْ وَأَعَلَ لِلْكَفِهِ إِنْ عَدَامًا النَّمًا وَلَيْكُا فَيَ

(৭) বাধন আমি পরসময়গণের কাছ থেকে, আপনার কাছ থেকে এবং নূহ, ইবরাহীম, মূসা ও মরিয়ম-তনর সসার কাছ থেকে অংগীকার নিলাম এবং অংগীকার নিলাম তাদের কাছ থেকে দৃঢ় অংগীকার—(৮) সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যবাদিতা সম্পর্কে জিজাসা করার জন্য। তিনি কাফিরদের জন্য যন্ত্রপাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।

# তফসীরের সার-সংক্রেপ

এবং (সে ক্লণটি বিশেষভাবে সমর্গযোগ্য) যখন আমি সমন্ত পরগদ্ধ থেকে (এ) অলীকার প্রহণ করেছিলাম (যেন তাঁরা আদ্বাহ্র আহ্কামের অনুসরণ করেন—সমপ্র স্পিকুলকে আদ্বাহ্র পথে আহ্বান এবং পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতাও এর অন্বর্গত) এবং (সেসব পরগদ্ধরণের সাথে) আপনার নিকট হতেও অলীকার প্রহণ করেছিলাম (অনুরূপভাবে) নৃহ, ইরাহীম, মূসা ও মরিয়ম-ভনয় ঈসা (আ) থেকেও এবং (এটা কোন সাধারণ অলীকার ছিল না বরং) তাদেরকে অত্যন্ত সুদৃচ অলীকারে আবদ্ধ করেছিলাম যেন (কিয়ামতের দিন আদ্বাহ্ পাক) সেসব সত্যবাদী ব্যক্তির থেকে (অর্থাৎ, নবীগণ থেকে) তাদের সত্যপরায়ণতা সম্পর্কে অনুসন্ধান করেন (যেন এর ফলে তাঁদের মান-মর্যাদা এবং অমান্যকারীগণের বিপক্ষে প্রয়োজনীয় দলীল প্রতির্দিত হয়ে যায়। এই অলীকার ও তার অনুসন্ধান ক্রিয়া থেকে দুটো কাজ ওয়াজিব —অপরিহার্য বলে প্রমাণিত হলো। এক—যার উপর ওহী নাবিল হয় তাঁয় পক্ষেও সে ওহী অনুসরণ ওয়াজিব —দুই—সাধারণ লোকের উপর সাহেবে ওহী তথা ওহী-প্রাপ্ত পরস্বরের অনুসরণ ওয়াজিব ) এবং কাফিরদের জন্য (যারা নবীর অনুসরণ থেকে পরামুখ) আলাহ পাক বদ্ধাদায়ক শান্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন।

# আনুষ্টিক ভাতব্য বিষয়

সুরার গুরুতে নবী করীম (সা)-কে তাঁর উপর অবতরিত ওহী অনুসরণের নির্দেশ ফরে হয়েছে। বলা হরেছে তাঁ পুরুতি হার তাপনার উপর আপনার পালনকর্তার পক্ষ হতে যে ওহী অবতরিত হয়েছে, তা অনুসরণ করুন। আর পূর্বিতা আয়াত তালি তালি করা এয়াজিব বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এ দুটো কথাই আরো অধিক প্রমাণ ও প্রকাশের উদ্দেশ্যে উন্ধিত তালাভবরেও দুটি বিষয় বিবৃত ইয়েছে। অর্ধাৎ, সাহেবে ওহীর পক্ষে তাঁর উপর অবতরিত ওহীর এবং অন্যান্যদের পক্ষে সাহেবে ওহীর অনুসরণ করা ওয়াজিব অপরিহার্ষ।

নবীগণের অসীকার প্রহণঃ উদ্ধিখিত আয়াতে নবীগণ থেকে যে অসীকার ও প্রতিশুন্তি গ্রহণের কথা আলোচিত হয়েছে তা সমস্ত মানককুল থেকে গৃহীত সাধারণ অসীকার হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। যেমন মিশকাত শরীকে ইমাম আহমদ (র) থেকে বণিত আছেঃ

خصوا بهيثا ق الرسالة والنبوة وهو تولع تعلى وأ ذ آخذ نا من النبيين ميثا تهم الأية \_

অর্থাৎ রিসালত ও নবুয়তসংশ্লিত্ট অঙ্গীকার নবী ও রসুলগণ থেকে স্বত্তর-রূপে বিশেষভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। যথা—আল্লাহ্ পাকের বাণীঃ

নবীগণ (সা) থেকে গৃহীত এ অঙ্গীকার ছিল নবুয়ত ও রিসালত সংশিশ্টি দায়িত্বসমূহ পালন এবং পরস্পর একে অপরের সত্যতা প্রকাশ ও সাহায্য-সূহ্যোগিতা প্রদান সম্পর্কিত। ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম প্রমুখ হযরত কাতাদাহ (রা) থেকে অনুরাপ রেওয়ায়েত করেছেন। পর এক রেওয়ায়েত অনুসারে একথাও নবীগণের (সা) এ অঙ্গীকারভুক্ত ছিল্লু যেন তাঁরা সকলে এ ঘোষণাও করেন যে—
ত্র্যাধ্য করেছিল করেছিল করা সকলে এ ঘোষণাও করেন যে—
ত্র্যাধ্য করেছিল করেছিল করাছিল করা সকলে এ ঘাষ্ট্র রস্ল,

তাঁর পরে কোন নবী আস্বেন না।

নবীগণের এ অঙ্গীকারও আয়ল' জগতে সেদিনই গ্রহণ করা হয়েছিল যেদিন সমগ্র মানবকুল থেকে السن بربكر এর অঙ্গীকার গৃহীত হয়েছিল।—(রাহল-বায়ান ও মাযহারী)

উল্লেখন পর পাঁচজনের নাম আধার বিশেষভাবে এজন্য উল্লেখ কর। হয়েছে যে, নবীকুলের মধ্যে তাঁরা স্বতন্ত বৈশিভটা ও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। এদের মাধ্যে মকবুল (সা)-এর আবির্ভাব সকলের শেষে হয়ে থাকলেও এলে শব্দের মাধ্যমে নবীজীকে স্বাপ্তে উল্লেখ করা হয়েছে। যার কারণ হাদীসের মধ্যে এরপ বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

كنت اول الغاس فى الخطق وا خرهم فى البعث (رو الا ا بن سعد والبطر فى البعث (رو الا ا بن سعد والبطر فى البعث المعام والبطر فى البعث المعام والبطر فى البعث المعام والبطر فى البعث المعام والبطر فى البعث البعث المعام والبطر فى البعث البعث

عَائِنُهُا الَّذِينَ امْنُوا اذْكُرُوا نِعْهَ اللهِ عَلَيْكُمُ إِذْ جَاءَ فَكُمُ جُنُودُ فَا اللهِ عَلَيْكُمُ إِذْ جَاءَ فَكُمُ جُنُودُ فَا اللهِ عَلَيْكُمُ إِذْ جَاءَ فَكُونَ وَجُنُودً اللَّمْ تَرُوهَا وَكَانَ اللهُ عَالَوْنَ تَعْلَوْنَ بَصِيْدًا فَ فَا اللَّهُ عَلَيْنَ فَوْقِكُمْ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَإِذْ بَصِيْدًا فَ فَوْكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ اللَّهُ فَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ بَصِيْدًا فَ فَا فَا فَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَإِذْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

زَاغَتِ الْاَبْعِكَارُ وَيلِغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتُظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هُنَالِكَ ابْتُولِيُّ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوْ ا زِلْزَالًا شَدِيْلًا ﴿ وَإِذْ يَقُولُ مُنْفِقُونَ ﴾ الَّذِيْنَ فِي قُلُويِهِمْ مَّرَضٌ مَّاوَعَكَ نَا اللهُ وَ مَنْ سُولُكَ إِلَّا غُرُّورًا ۞ وَإِذْ قَالَتُ طَّا إِنفَةٌ مِّنْهُمْ بِيَاهُ كُمُ فَارْجِعُوا ۚ وَكِيْهَ تَأْذِنُ فَرِنْتُ مِنْفُهُمُ النَّبِيُّ يَقُوْلُونَ إِنَّ بُيُوْتُكُمْ عُورَةُ وَمَاهِي بِعُورَةٍ وَإِنْ يُرِيكُونَ إِلاَّ فِرَارًا ﴿ وَلَوْ دُخِلَتُ يُهِمُ مِنْ ٱقطارِهَا ثُمَّ شُهِاوا الْفِنْنَةَ لَا تُؤْهِا وَمَا تَكَيَّثُوا بِهَا اللَّا يَسِبُرُّا ﴿ وَلَقُلُ كَانُواعَاهُ فُوااللَّهُ مِنْ قَبُلُ لَا يُوَلَّوْنُ ٱلْادْبَارُ ﴿ وَكَانَ عَهِٰ أَنَّهِ مُسْئُولًا ﴿ قُلْ آنَ بَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَيْنَكُمْ وَمِنَ الْمَوْتِ أُوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لاَ تُمَنَّعُونَ إِلَّا قَلِيْلًا قَلِيْلًا فَكُمَنُ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنْ اللهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ﴿ سُوْءًا وَأَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَكَا دُوْنِ اللهِ وَلِبُّنَّا وَكَا نَصِيْرًا ﴿ قُلُ يَعْلُمُ عِوْقِينَ مِنكُمْ وَالْقَالِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتَوُنَ فَإِذَا جِهَاءُ الْحُذِفُ رَائِتُهُ الْبِأُسُ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ أَشِحَّةً عَلَيْهِ كَ ثُلُ وْرُ أَغَيُّنُهُمْ ݣَالِّذِي يُغْشَلَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ سَكُفُوْكُمُ بِٱلْمِنَةِ حِدَادٍ ٱشْتَاةً عَلَى الْحَابِرِهِ

(C)

وللِّكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَكَحُكَ اللهُ أَعْمَالُهُمْ ﴿ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَمُ اللَّهِ يَسِبُرُّانَ يَحْسَبُونَ الْكُفْزَابُ لَمْ يَنْ هَبُواهِ وَإِنْ يَيْأَتِ الْكَفْزَابُ يُوَدُّوا كُوْ أَنْكُمُ مِنْ الْمُؤْنَ فِي الْاَعْرَابِ يِسْالُونَ عَنْ أَنْبُا بِكُمُ وَلَوْ كَانُواْ فِيْكُمُ مَّا فَتَلُوْا إِلَّا قَلِيْلًا ﴿ لَقَكُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسُونًا حَسَنَهُ لِمَنْ كَانَ يُرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الَّاخِرُوذُكُرَ اللهُ كَتِنْرًا ﴿ وَلَتُنَا رُا الْمُؤْمِنُونَ الْاَحْزَابِ ۚ قَالُوا هِذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴿ وَمَا نَ ادْهُمُ إِلَّا إِنَّكَا ثَالَّا الْمُكَا ثَالَّا الْمُكَا اللَّهُ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالُ صَيَاقُوا مَاعَاهَدُوا اللهُ عَلَيْهِ \* فَمِنْهُمُ مَّنْ قَضَى نَحْيَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يُنْتَظِرُ ۗ وَمَا بَدَّالُوْ ا تَبُويُكُ ﴿ لِيَجْزِي اللهُ الصِّياقِينَ بِصِدَقِيمَ وَيُعَذِّيبَ الْمُنْفِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُونِ مُلَيْهِمْ ﴿ إِنَّ اللَّهِ كَانَ غُفُورًا رَّحِيْكًا ﴿ وَرُدٌّ اللَّهُ الَّذِينَ أَفِهُرُوا يِطِهِمْ لَوْ بَنِنَالُوْاخُنْدًا ۗ وَ كَفِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْفِنَالُ وَكَانَ اللَّهُ قُوتًا عَنِهُزًا ﴿ وَ أَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُهُ هُمْ مِّنْ أَهْلِ الْكِنْبِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَنَافَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّغْبَ فِرِيقًا تَفْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيْقًا ﴿ وَاوْرَثُكُمُ ارْضُهُمُ وَدِيا رَهُمْ وَامْوَالَهُ وَارْضًا لِمُ تَطَوُّهِا إِ وَكُانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِينُوا فَ

<sup>(</sup>৯) হে মু'মিনগণ ৷ তোমরা তোমাদের প্রতি আলাহ্র নিয়ামতের কথা সমরণ কর, যখন শচুবাহিনী তোমাদের নিকটবতী হয়েছিল, অতপর আমি তাদের বিরুদ্ধে

ৰাশ্বাবারু এবং এমন সৈন্যবাহিনী গ্রেরণ করেছিলাম, খাদেরকে ভোমরা দেখতে না। ভোমরা বা কর, ভারাহ্ ভা দেখেন। (১০) বখন ভারা ভোমাদের নিক্টবভী হরেছিল উচ্চ ভূমি ও নিশ্মভূমি থেকে এবং যখন তোমাদের দৃশ্টিষ্কম হটিছল, প্রাণ কঠাগত रहाहिल अवर लोगता जानार् जम्मार्क नाना विज्ञान थात्रना भाषन कन्नल छक्न कर्नहिल । (১১) সে সমরে মু'মিনগণ পরীক্ষিত হার্ছিল এবং ভীষণভাবে প্রকলিত হচ্ছিল। (১২) এবং यथन यूनांकिक ও यामित जेडरत स्त्रांग हिन छात्रा वनहिन, जामामित्रक প্রদত্ত জালাহ, ও রস্টুলর প্রতিশুচ্তি প্রতারণা বৈ নর। (১৩) এবং বখন ডাদের একদল বলেছিল, হে ইয়াসরিববাসী, এটা টিকবার মত জায়গা নয়,ভোমরা ফিরে চল। তাদেরই একদল নবীর কাছে অনুষ্ঠি প্রার্থনা করে বলেছিল, আমাদের বাড়ি-ছর খালি, অথচ সেওলো খালি ছিল না, পলায়ন করাই ছিল তাদের ইচ্ছা। (১৪) যদি শহুপক্ষ চতু-র্দিক থেকে নগরে প্রবেশ করে তাদের সাথে মিলিত হত, অতপর বিদ্রোহ করতে প্ররোচিত করত, তবে তারা অবশ্যই বিদ্রোহ করত এবং তারা মোটেই বিলম্ব করত না। (১৫) অথচ তারা পূর্বে আলাহ্র সাথে অলীকার করেছিলে যে, তারা পৃঠ প্রদর্শন করবে না। আল্লাহর অলীকার সম্পর্কে জিভাসা করা হবে। (১৬) বলুন! তোমরা হদি মৃত্যু ভ্রম্বা হত্যা থেকে প্রায়ন কর, তবে এ প্রায়ন তোমাদের কাজে ভাসবে না। তখন ভোমাদেরকে সামানাই ভোগ করতে দেওরা হবে। (১৭) বলুন। কে ভোমাদেরকে আলাহ্ থেকে রক্ষা করবে যদি তিনি তোমাদের অমলত ইচ্ছা করেন অথবা তোমাদের প্রতি অনুকল্পার ইচ্ছা ? তারা আলাহ বাতীত নিজেদের কোন অভিভাবক ও সাহায্য-দাভা পাবে না। (১৮) ভালাহ, খুব জানেন ভোমাদের মধ্যে কারা ভোমাদেরকে বাধা দের এবং কারা তাদের ভাইদেরকে বলে, আমাদের কাছে এস। তারা কমই যুদ্ধ করে। (১৯) তারা তোমাদের প্রতি কুষ্ঠাবোধ করে। যখন বিপদ আসে, তখন আগনি দেখ-বেন মৃত্যুভ্রে অচেতন ব্যক্তির মত চোখ উল্টিয়ে তারা আপনার প্রতি তাকার। জতপর যথন বিগদ টলে যায় তখন তারা ধন-স্মাদ লাভের জানায় তোমাদের সাথে বাক্চাজুরীতে অবতীপঁ হয়। তারা মু'মিন নয়। তাই আলাহ্ তাদের কর্মসমূহ ্নিত্কল করে দিয়েছেন। এটা ভারাহ্র জন্য সহজ । (২০) তারা মনে করে শুরু বাহিনী চলে যায়নি। যদি শনু বাহিনী আবার এসে পড়ে, তবে তারা কামনা করবে যে যদি তারা প্রাম্বাসীদের মধ্য থেকে তোমাদের সংবাদাদি জেনে নিত, ভবেই ভাল হত। তারা তোমাদের মধ্যে অবস্থান করলেও বুদ্ধ সামান্যই করত। (২১) ধারা ভালাহ, ও দেব দিবসের ভাশা রাখে এবং ভালাহকে ভথিক সমরণ করে ভাদের ভন্য त्रजुलुबार्त याथा उत्तम नमूना त्राहर । (२२) यसन मूमिनता नब वारिनीरक प्रयत्न, ভখন বলল, আলাহ ও তাঁর রসূল এরই ওয়াদা আমাদেরকে দিয়েছিলেন এবং আলাহ্ ও তাঁর রসূল সত্য বলেছেন। এতে তাদের ঈমান ও আত্মসমর্পদই র্জি পেল। (২৩) মু'মিনদের মধ্যে কতক ভারাত্র সাথে হতে ওয়াদা পূর্ণ করেছে। তাদের কেট কেট মৃত্যুবরণ করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষা করেছে। তারা তাদের সংকল মোটেই

পরিবর্তন করেনি। (২৪) এটা এজন্যে যাতে জাল্লান্ সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যবাদিভার জাল্লাণ প্রতিদান দেন এবং ইচ্ছা করলে মুনাফিকদেরকে শান্তি দেন জথবা
ক্রমা করেন। নিশ্চর জাল্লান্ ক্রমাশীল, পরম দয়ালু। (২৫) জালান্ কাফিরদেরকে
কুমাশ্রার ফিরিরে দিলেন। তারা কোন কল্লাণ পায়নি। যুদ্ধ করার জন্য জালান্
মুনিনদের জন্য যথেন্ট হলে গেলেন! জালান্ শক্তিধর, পরাক্রমশালী। (২৬) কিতাবীদের মধ্যে যারা কাফিরদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল, তাদেরকে তিনি তাদের দুর্গ থেকে
নামিরে দিলেন এবং তাদের অভরে ভীতি নিক্ষেপ করলেন। ফলে তোমরা একদলকে
হত্যা করছ এবং একদলকে বন্দী করছ। (২৭) তিনি তোমাদেরকে তাদের ভূমির,
যর বাড়ীর, ধন-সম্পদের এবং এমন এক ভূ-যণ্ডের মালিক করে দিয়েছেন, বেখানে তোমরা
জিত্বান করনি। জালান্ সর্ববিষয়োগরি সর্বশক্তিমান।

### তক্সীরের সা-সংক্রেপ

হে ঈমান্দারগণ। তোমাদের প্রতি মহান আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, যখন তোমাদের উপর বিভিন্ন সৈন্যদল চড়াও করেছিল—( অর্থাৎ 'উয়ায়না'র সৈনাদল, আবৃ সুফিয়ানের সৈনাদল ও বনু কুরাইযার ইহদী সৈনাদল) অতপর আমি এক প্রচণ্ড ঝড় প্রেরণ করলাম (যা তাদেরকে কিংকর্তব্যবিমূচ করে তুললো এবং তাদের ছাউনীগুলোর মূলোৎপান করে দিল।) এবং (ফেরেশতার সমশ্বয়ে পঠিত) এমন সেনাবাহিনী প্রেরণ করলাম, যা ঢোমরা (সাধারণভাবে) দেখতে পাওনি। (তবে কোন কোন সাহাবী যথা—হ্যুরত হ্যায়ফা (রা) কিছু সংখ্যক ফেরেশতাকে মানুষের আকৃতিতে দেখতেও পেয়েছিলেন। অবশ্য ফেরেশতাগণ সক্রিয়ভাবে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন নি, বরং কাফিরদের অন্তরে জীতি সঞ্চারের জন্য তাদেরকে প্রেরণ করা হয়েছিল) এক আছাহ্ পাক তোমাদের (সে সময়ের যাবতীয়) কার্যবিলী দেখতে-ছিলেন। (যে তেন্মরা অসাধারণ পরিভ্রম করে এক সুদীর্ঘ, প্রশন্ত ও গভীর পরিখা খন্ন করেছিলে এবং অতুলনীয় দৃঢ়তা প্রদর্শন করে কাফিরদের মুকাবিলার সম্পূর্ণ অন্ড ও অটল ছিলে। আর তোমাদের এ কার্যক্রমে সন্তুল্ট হয়ে তোমাদের সাহায্য করছিলেন। এসব কিছু তখনই সংঘটিত হয়) যখন ষেসব (শরু) পক্ষ তোমাদের উপরের দিক নিম্নদিক হতে (অর্থাৎ চতুদিক থেকে পরিবেশ্টিত করে) ভোমাদের উপর চড়াও করেছিল। (অর্থাৎ কোন সম্মুদায় মদীনার নিম্নাঞ্চল থেকে এবং কোন সন্দুদার মদীনার উধার্থক থেকে অগ্রসর হলো) এবং যখন ডোমাদের চোধ (ভীত সম্ভত হয়ে) বিস্ফারিত হয়ে উঠেছিলো এবং হাদপিও ওঠাগত হওয়ার উপক্রম হয়ে-ছিল এবং তোমরা আলাহ্ পাক সমলে নানাবিধ ধারণা পোষণ করতেছিলে (ষেমন দুর্বোগকালে স্বাভাবিকভাবে নানাবিধ ধারণার উদ্রেক হয়। এভলো সম্পূর্ণ জনিচ্ছাকৃত বলে এতে কোন পাপ নেই, এবং ঢা বিশ্বাসীগণের পরবর্তী এ উজ্জিরও পরিপন্থী নয়— षर्थाए, महान खाद्वार् هَذَا مَا وَعَدَ نَا الله وَرَسُولُهُ وَصَدَىٰ الله وَرَسُولُهُ

ও তাঁর রসূল যা সংঘটিত হওরা সম্পর্কে আমাদের নিকট অঙ্গীকার জাগাম উক্তি করেছিলেন এ তো তাই এবং আলাহ্পাক ও তাঁর রসূল এ বাাপারে সম্পূর্ণ সভ্য বলেছিলেন। কেননা 🕪 শব্দ দারা সদিমলিত শরুবাহিনী কর্তৃক মুসলমানদের উপর চড়াও করার প্রতি ইনিত করা হয়েছে। ষেহেতু এ সংবাদ আছাহ্র পক্ষ থেকে পূর্বেই প্রদত্ত হয়েছিল, সুতরাং এটা সংঘটিত হওরা ছিল ছির নিশ্চিত। কিন্ত এ ঘটনার কলাকল ও পরিণতি বাজ করা হয়নি। সুতরাং এতে জয়-পরাজয়ের উভয় সম্ভাবনাই ছিল।) এ ছলে মু'মিনসণকে (পুরোপুরি) পরীক্ষা করা হয়েছিল (তাতে তাঁরা সম্পূর্ণ কৃতকার্য হয়েছিলেন) এবং তাদেরকে প্রবল প্রকম্পে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। এবং (এ ঘটনা সে সময় সংঘটিত হয়) ষখন কপট বিশ্বাসীরা এবং বাদের অন্তকরণ (কপটতা ও বিধা–শহার) ব্যাধিতে আক্রাম্ভ এরূপ বলতেছিল যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল তাদেরকে নিছক প্রভারণামূলক অলীকারই প্রদান করে রেখেছেন। ( যেরূপ-ভাবে মু'আভাব বিন কোলায়ের ও ভার সঙ্গীরা এরাপ উজি তখন করেছিল যখন পরিখা খননকালে কোদালের আঘাতে কয়েকবার অগ্নি স্ফুলিস বের হচ্ছিল এবং হযুর (সা) প্রতিবারই ইরুলাদ করছিলেন মে, আলোকর-িমতে আমি পারস্য, সিরিয়া ও রোমের রাজপ্রাসাদসমূহ দেখতে পান্দি; এবং শীঘুই তা তোমাদের করতলগত হবে বলে আল্লাহ্ পাক ওয়াদা করেছেন। কিন্তু সম্মিলিত শনুবাহিনীর সমাবেশের ফলে যখন মুসলমানগণ অতিভাগত হয়ে পড়লেন তখন এরা বিদুপের সুরে বলাবলি করতে লাগল যে অবস্থা তো এই অথচ রোম ও সিরিয়া বিজয়ের সুসংবাদ শোনানো হচ্ছে—এ তো নিছক প্রভারণা। মুনাফিকরা একে আলাহর ওয়াদা ও তাঁকে (সা) রসূল বলে বিশ্বাস না করা সব্তে ভাদের এ উন্তি—এ مَا وَعَدَ نَا اللَّهُ وَرَسُولَكَ অর্থাৎ আল্লাহ্ ও ভদীয় রসূল আমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছেন—নিছক উপহাস ও বিদুপক্লেই ছিল।) এবং (এ ঘটনা সে সময়ের) যখন সে সব মুনাফিকদের মাঝ থেকে কতিপয় লোক (রুণক্ষেত্রে উপস্থিত জন্যান্যদেরকে) বলল—হে মদীনাবাসিগণ! এখানে তোমাদের টিকে থাকার অবকাশ নেই (কেননা এখানে অবস্থান করা নির্ঘাত মৃত্যুমুখে পতিত হওরারই নামাত্তর মান্ন। সুতরাং (নিজ নিজ বাড়িতে) ফিরে যাও। (আউছ বিন্ কাইতী আরো কিছু লোকসহ এরাপ উজি করেছিল) এবং সে সব মুনাফিকদের মাঝে কতক লোক নবী করীম (সা)-এর নিকটে (নিজ নিজ বাড়ি) ফিরে যাওয়ার জন্য এই বলে অনুমতি চাইতে লাগলো যে, আমাদের বাড়ি অরক্ষিত (অর্থাৎ কোলের শিশু ও নারীগণ রয়েছে—প্রাচীরশুলোও সৈ রকম নিউর্থোসী নয়-ইয়ত বা চৌর **हृ**दक अफ़्रांच-- अ উक्ति हिल 'आर्च आविति" अर्वर अर्थन किंदू अस्त्राक शेरितमेहि रेनीहे-जूकरात्र ) ज्या जाता ( जारात यात्रेजिनियाती ) जनकि मेरे ( जर्थे कि जिस्मित वृक्तित ও অন্যানা কোন বিপদাर्भरको अविनार हिंत मा बी जी मिंद्र विदेश कि हो से प्रार्थ र प्रहिप्त এরাগ উদ্দেশ্যও হিল না বে, সভৌষজনকভাবে ওখানকার ক্ষামতীক্ষরেরাজন বিজ্ঞানের शतः क्षांचार्त्र क्षेत्रस्काताः द्रोतः व्योजस्य ४३)ः अताः स्वन्यतः सम्बद्धः (Diffee हाम्बाह्यः) प्राकृतः ভীমের স্কর্বছা অই যে, ভামেনর কিজু-নিক্ত দাড়িতে খাকার্ডছার )নমদিঃ মদীনার ভারগ্রহ

থেকে ভাদের মাক্সে কেহ (কাফির সৈনাদল) প্রবেশ করে, অভপর যদি ভাদের নিকটে বিশৃংখলা সৃশ্টির (অর্থাৎ সুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সমরে উপনীত হওয়ার) আবেদন করা হয় তবে এরা (সঙ্গে সঙ্গে) তা (ফাসাদ সৃষ্টির আবেদন্) গ্রহণ করে নেবে ; এবং তাদের বাড়িতে খুব অন্তই অবছান করবে ( অর্থাৎ কেবল এতটুকু ্সময়ের জন্য অবহান করবে যাতে কেউ আবেদন করতে পারে এবং এরা তা মজুর করে নিতে পারে, এবং অনতিবিলঘে প্রবৃত হয়ে যুসলমানদের বিক্লছে যুকারিলার জনা সিয়ে উপস্থিত হবে এবং বাড়ির প্রতি কোন লক্ষাই করবে না যে, আমরা যদি অপরের বাড়িঘরে লুট-তরাজ করতে যাই তবে কেউ হরতো আমাদের বাড়িও লুজন করে নিতে পারে। তাই যদি এদের ইচ্ছা প্রকৃত প্রভাবেই বাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ হয়ে থাকে তবে এখন কেন বাড়িতে অবস্থান করে না। সূতরাং একখা স্প<del>স্ট বোঝা</del> বার যে, আসরে এদের মুসলমানদের প্রতি রয়েছে শনুতা আর কাফিরদের সাথে গোপন সম্প্রীতি। তাই, মুসলমানদেরকে সাহাষ্য করা এদের মোটেই কাষ্য নয়। বাড়ি অরক্ষিত থাকার কথা নিতাভই ভাওতা মান্ত।) অথচ এরা (ইতি) পূর্বে আলাহ্র সাথে অসীকারাব্দ ছিল যে, ( শলুর মুকাবিলার ) এরা পৃঠঞ্লদশন করবে না। (এ অসীকার সে সময় করেছিল যখন কতক লোক বদরের বুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকায় কিছু সংখ্যক মুনাফিক কৃষ্টিম দরদ ও সহানুভূতি প্রদর্শনার্থে বলতে লাগনো যে, আফসোস! আমরা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারিনি, অন্যধার এমন করতাসংঅমন করতাম। কিন্তু যখন সময় আসলো—সব গোমর কাস্ত্রে গেল।) আর আরাহ্র সাথে (এ ধরনের) যে সব অঙ্গীকার করা হয়, সে সম্পর্কে জিড়াসাবাদ করা হবে। আপনি ( এদেরকে ) বলে দিন যে, ( তোমরা যে পালিয়ে ফিরছ—যেমন ভারাহ্ পাক বলেন : اَنْ يُرِيْدُ وَنَ الْاَ فَوَا رَاكَ । — অর্থাৎ তারা কেবল পালিরে থাকতে চায়) তবে তোমাদের এরূপ পালানো কোন উপকারে আসবে না, যদি তোমরা এর মাধ্যমে মৃত্যু বা হত্যা থেকে পালাতে চাও। এর (পালানোর) ফলে সামান্য ক্ষেক্দিন ব্যতীত ( নির্ধারিত অবশিষ্ট আয়ুক্ষাল ) জীবনে আর অধিক লাভবান হতে পারবৈ না। ( অর্থাৎ পালানোর ফলে আয়ু বৃদ্ধি পাবে না। কৈননা এর সময় নির্ধা-রিত। তা যখন নির্ধারিত ভখন না পালালেও নির্ধারিত সময়ের আগে মৃত্যুবরণ করতে পারবে না। সুতরাং অবস্থান করলেও কোন ক্ষতি নেই, আর পালালেও কোন লাভ নেই। সুছরাং পুলায়ন করা সম্পূর্ণ অযৌজিক ও নিবু দ্বিভার পরিচায়ক। ৰ্ভত এই ডক্দীরের মাস'জালা বিজেমণ জসংগে তাদেরকে ) আপনি বলে দিন যে, স্থান আক্রাম্ব জোসাদের কোন ক্রম্ভি সাধন করতে চান ভবে তোমাদেরকে তাঁর থেকে কে রক্ষা করতে পারবে (উদাহরণত মদি তোমাদেরকে ছিন্ ধ্বংস করভে চান তবে তেমেনেরকে কেন্দ্র রক্ষা করতে সক্ষম হবে কি ?—বেদ্দুন তোদ্বরা পালানোকে লাভজনক মবে বলে মনে কর।) অথবা সে কেষে তোমাদের উপর থেকে আলাহ্র অনুগ্রহকে র্রৌধ্ করতে লিরে যদি তিনি ভোমাদের প্রভি অনুমই করতে চালঞ ্বিধা, খাদ

তিনি জীবৰ রাখতে চান---যা পাথিব অনুগ্রহের অবর্গত, তবে কেউ ভাভে প্রভিবন্ধকতা আরোপ করতে পারবে না---ষেমন তোমরা বৃহক্তেরে অবস্থানকে ভোষাদের জীবন হরণকারী ও আরু ছার্সকারী বলে মনে হয় ) এবং ( তারা যেন সমরণ রাখে যে, ) আলাষ্ ভিন্ন নিজেদের কোন সাহায্যকারী পাবে না ( যে ভাদের কোন উপকার সাধন ক্রতে পরে) আর কোন সহায়কও পাবে না (যে তাদেরকে ক্লতি ও দুঃখ-ষত্রণা থেকে রক্ষা করতে পারে। তব্দীর সম্পক্তি আলোচনার পর কপ্ট বিশ্বাসীদের হীন্তা ও নিন্দাবাদের বর্ণনাধারা পুনরারভ হয়েছে। (অর্থাৎ) আল্লাহ্ পাক তোমাদের মধ্যকার সে সব লোকদের ( ভালভাবেই ) জানেন যারা ( অপর লোকদের মুদ্ধে যোগদানের পথে ) অন্তরায় সৃষ্টি করে এবং যারা নিজ ( দেশীয় বা বংশোভূত ) ভাইদেরকে বলে যে, আমাদের নিকটে চলে এস ( ওখানে নিজেদের প্রাণ দিতে যাচ্ছ কেন ? একথা এক ব্যক্তি নিজের সহোদর ভাইকে গোশ্ত-রুটি খেতে খেতে বলছিল। মুসলমান ভাই আক্ষেপ করে বলতে লাগল, তুমি নিশ্চিতে বসে আছো অথচ নবীজী এমন দুঃখ-যত্তপা ভোগ করছেন। সে বললো—মিয়া, ভূমিও এখানে চলে আস) এবং ( ভাদের ভীক্রতা, অর্থলোলুপতা ও কৃপণতার অবস্থা এরূপ যে ) তারা মুদ্ধে স্থুব কমই যোগ-দান করে। (এ তো তাদের কাপুরুষভার দিক, আবার যদি যোগদান করেও, তবে) ভোমাদের প্রতি রুপণতা সহকারে ( অর্থাৎ যোগদানের মুখ্য উদ্দেশ্য এই যে, মুসলমান-গণ সমস্ত গনীমতের মাল ভোগ করতে যেন সক্ষম না হয়, নামে মাল যুদ্ধে যোগদানের ফলে গনীমতের মালে অন্তত অংশীদারিছের দাবি তো করতে পারবে ) সুতরাং ( যখন তাদের কাপুরুষতা ও কুপণতা উভয়টাই প্রমাণিত হলো, যার মোটা-মুটি প্রতিক্রিয়া এই যে, ) যথন (কোন) আত্ম ও ভীতিজনক (জারগা বা) অবস্থার সম্মুখীন হয় ভখন আপনি তাদেরকে দেখতে পান যে, তারা আপনার প্রতি এমনভাবে তাকাচ্ছে যেন মৃত্যু বিভীষিকায় আচ্ছম হয়ে ভাদের চোখঙলো ঘুরছে ( এ ভো কাপুরুষ-তার ফল্ট্রতি) অতপর যখন সে আত্তম দূরীভূত হয় তখন সম্পদের (গনীমত) লোভে তোমাদেরকে তীব্র ভাষায় ভর্ৎ সনা করতে থাকে ( অর্থাৎ প্রী্মতের মাল পাওয়ার আশায় হাদয় বিদীর্ণ করে দেয় এবং এমন কঠোর ভাষায় কথা বলতে থাকে যে, আমাদের অংশ কেন থাকবে না ে আমাদের সহযোগিতারই তো তোমরা জয়লাভ করতে সক্ষম হয়েছ। এটা হলো রুপণভা ও লোলুপভার পরিচয় ও লক্ষণ। এ ভো হলো তোমাদের সাথে তাদের বাাপার। আর আলাহ্র সঙ্গে তাদের স্ম্পর্ক এই যে,) এরা (প্রার্ভিক অবস্থায়) ঈমান আনেনি বলে আলাহ্ পাক তাদের যাব্তীয় পুণ্ ( প্রথম দিকেই ) বিকল করে দিয়েছেন ( পরকালে কোন পুণাফল লাভ করবে না। ) এবং একথা আল্লাহ্র পক্ষে একেবারে সহজসাধ্য ( অর্থাৎ এ ব্যাপারে কেউ আল্লাহ্র বিরোধিতা করে একথা বলতে পারে নাযে, আমরা এসব কৃত পুণাকর্মের প্রতিদান সম্মিলিত শলুবাহিনীর সমাবেশকালেই তাদের অবস্থা ছিল এই। কিন্তু তাদের কাপুরুষতা এমন পর্বায়ে ছিল যে, সম্মিলিত শর্ বাহিনী চলে বাওয়ার পরও ) তাদের এরূপ ধারণা ছিল যে, ( এখন পর্যন্ত ) এসব সৈন্য ফিরে বায়নি। ( এখং তালের চরম কাপুরুষভার দরুন ভালের অবস্থা এই যে, ) যদি (ধরে নেওয়া হয় যে, )

এই (প্রত্যাপমনকারী ) সৈন্যদল (পুনরায় ফিরে ) আসে (তবে ) এরা (নিজেদের তরে) এ কামনাই করবে ষে, কভইনা ভাল হতো যদি না আমরা শহরের বাইরে পদ্মীল্লামে (কোখাও ) গিয়ে থাকতাম ( এবং সেখানে বসে বসেই পথচারীদের নিৰুটে ) তোমাদের ধবরাধবর জিভেস করতে থাকতাম ( এবং এ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ না দেখিত পেতাম )। আর যদি ( ঘটনা চক্রে এদের সকলে বা কিছু সংখ্যক পরীতে যেতে সক্ষম নাও হয় ) বরং ভোমাদের মাঝেই থেকে খায়, তবুও (ভির্কার-ভর্ৎসনা লোনেও তাদের লজার উদ্রেক করবে না তবে নাম মান্ত্র ) লড়াইতে যোগদান করতো। (পরবতী পর্যায়ে যুদ্ধক্ষেত্রে জনড় ও দৃচ্পদ থাকাকে রসূলুলাহ্ (সা)-র অনুসরণ এবং ঈমানের স্বাভাবিক চাহিদা বলে উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে মুনাফিকরা এই বলে লজ্জা-বোধ করে যে, তারা ঈমানের দাবীদার হওয়া সত্ত্বেও এর স্বাভাবিক চাহিদা অনুশীল-নের ক্ষেত্রে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছে এবং অকপট ও অকৃত্রিম বিশ্বাসীগণকে এ সুসংবাদ अमान कता रुख़ाह रत्न, अता निश्नालाह اللهُ ١٠ الح अमान कता रुख़ाह रत्न, अता निश्नालाह তাই ইরশাদ হয়েছে যে,) ভোমাদের জন্য (অর্থাৎ এমন সব লোকের জন্য) যারা আল্লাহ্ ও পরকাল সম্পর্কে ভয় পোষণ করে এবং অধিক পরিমাণে আল্লাহ্র যিকির করে (অর্থাৎ পূর্ণ মু'মিন ভাদের তরে) রস্নুলাহ্ (সা)-র মাবে এক উত্তম আদর্শ বিদ্যমান ( আর যখন শ্বয়ং তিনি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন, তখন তার চাইতে অধিক প্রিয় এমন কে আছে যে, তাঁর ( নবীজীর ) অনুসরণ না করে দূরে অবস্থান করে নিজ প্রাণ বাঁচিয়ে ফিরবে) এবং (পরবর্তী পর্যায়ে মুনাফিকদের মুকাবিলায় খাঁটি মু'মিনগণের আলোচনা হচ্ছে) ষ্থন মু'মিনগণ সৈন্যদল-সমূহকে দেখতে পেল তখন বলতে লাগলো যে, এটা তো সে (ছান) যে সম্পর্কে আরাহ্ ও তদীর রসূল (সা) ( পূর্বেই ) অবহিত করেছিলেন। ( ষেমন সূরা বাকারার এ আরাতে এর প্রতি সুস্পত ইনিতে রয়েছে... .. ই হিন্দী وَ كُوبُهُمْ أَنْ تُدُخُلُو الْجَنَّةَ

কেননা সূরা-বাকারা, সূরা আহ্যাবের পূর্বে নামিল হয়েছে—
"ইতকানে" অনুরাপ উল্লেখ রয়েছে।) এবং আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রস্ত্র (সা) সত্য
বলেছেন এবং এ ঘারা (সম্মিলিত সৈনাদল দেখে—যে ভবিষ্যুঘাণী ছিল তা সম্পূর্ণ
সত্য বিধার) তাদের ঈমান ও আনুগত্যের আরো উন্নতি ঘটলো (এটা তো সমস্ত
মু'মিনকুলের সাধারণ গুণ, আবার কিছু সংখ্যক মু'মিনের কতকগুলো বিশিল্ট গুণাবলীও
রয়েছে। সেগুলো এই যে,) এসব মু'মিনগণের মাঝে কিছু সংখ্যক এমনও রয়েছে,
যারা আল্লাহ্র সাথে যেসব কথার অঙ্গীকার করেছে ভা সত্যে পরিণত করেছে (এরাপ
লেণীবিভাগের অর্থ এটা নয় যে, কতক মুসলমান অঙ্গীকার করে ভা সত্যে পরিণত
করেনি। বরং এ লেণীবিভাগ এই ভিত্তিতে করা হয়েছে যে, কতক মু'মিন অঙ্গীকার না

করেও অনত ও দৃত্পদ রয়েছে। আরাতে এসব অসীকারকারীগণের বর্ণনা সুন্সতই-ভাবে প্রদান করা ক্রেছে এবং এসব অসীকারকারীগণের ঘরত আনাস বিন

ভাবে প্রদান করা হয়েছে এবং এসৰ অলীকারকারীগণের হারা হ্যরত আনাস বিন নাষার ও তাঁর স্বীগণকে বোঝানো হয়েছে। এসব মহৎ ব্যক্তিবর্গ ঘটনাক্রমে ব্যুরের शुंक चारन तर्म नवस्य जन्म ना रुषमात्र चनुष्ण रात चनीकात करतन स्व, चनुत्र ভবিষ্যতে যদি আবার কোন জিহাদ সংঘটিত হয় তবে প্রাণপণ পরিক্রম ও অসাধারণ ভ্যাদের স্বা পরিবন্ধিত হবে অর্থাৎ মৃত্যুবরণ করবে কিন্ত পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না ) আবার ( এসক অস্বীকারকারীগণ দু'ত্রেণীতে বিভক্ত ) এদের মধ্যে কতক তো নিজেদের মানত পূরণ করেছেন ( অর্থাৎ মান্ততুলা অবশাপালনীয় অলীকার পূরণ করেছেন— শাহাদত বরণ করেছেন এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্তও পশ্চাদপসরণ করেন নি। ভাই আনাস বিন নাষার (রা) ও হক্তে মাস'ভাব (রা) মুদ্ধ করে করে শহীদ হয়ে যান। ) আবার এদের মাঝে কন্তক ( এ অঙ্গীকার পাজনের সর্বদেষ জহ্মণ—অর্থাৎ নাহাদত বরগের ) खंडिजाबी ( अवने भारामण वेत्र करबन नि ) अवर ( अथरना ) अदा ( अ करब ) বিন্দুমার পরিবর্তন ঘটায়নি ( অর্থাৎ নিজ সংকরে অটল ও অনড়। সুভরাং সমগ্র জাতি দু'রেণীতে বিভক্ত (১) মুনাফিক, কপট বিশ্বাসী বাদের বর্ণনা পূর্বেই প্রদত হয়েছে (২) মু'মিনসণ, জাবার মু'মিনগণ দু'রেণীতে বিডক্ত--অসীকারাবছ ও অনীকার-বিহীন। দুচ্তা ওপ উভর লেণীতে বিদ্যমান যেরূপ কোরভানের ভারাত لما رای

बाता अकथा श्रमाणि रहा। जनीकातावह्रभण श्रमताञ्च मृ'छारभ विकल,

শাহাদত প্রাণ্ড—শাহাদতের তরে প্রতীক্ষারত। এ আয়াতসমূহ সর্বমোট চার ত্রেণীর বর্ণনা রয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে এ মুদ্ধের এক নিগৃচ তত্ত্ব বর্ণনার উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে যে,) এ ঘটনা এ কারণে সংঘটিত হয়েছিল, যেন আয়াহ্ পাক খাঁটি বিয়াসীগণকে তাঁদের সভ্যবাদিতার যথাযথ প্রতিদান প্রদান করেন এবং কপটবিয়াসীদেরকে চাই শান্তি প্রদান করেন বা তাদেরকে (কপটতা থেকে) তওবা করার তওকীক প্রদান করেন। (কেননা এরূপ কঠিন সংকট ও দুর্মোপের মাঝে অকপট ও কপট উভয়ই একে অপর থেকে গৃথক হয়ে উঠে। আবার কখনো কখনো শাসনের দক্রন কতক কৃষ্ণিয়—কপট বিয়াসীও অকৃষ্ণিয় নিচাবানরূপে পরিণত হয়। আর কতক সে অবহাতে থেকে যায়।) নিঃসন্দেহে আয়াহ্ পাক পরম ক্রমাশীল ও মহান দয়াল। (তাই তওবা গৃহীত হওয়া অসভব কিছু নয়। এখানে তওবার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে।) এবং ( এ পর্যন্ত বিশ্বির অবায় মুসলমানসপের অবছাসমূহের বর্ণনা ছিল। সামনে বিরুদ্ধবাদী কাফির-দের অবছা বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে হে,) আয়াহ্ তা আলা কাফিরন্দেরকে (অর্থাৎ মুশরিকদেরকে) ক্রেম্বর্ণ অবছায় (মনীনা থেকে) ইটিয়ে দিয়েছেন। যেন তাদের কোন উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়নি (এবং তারা ক্রোথে পরিপূর্ণ ছিল)। এবং সমর ক্রেছে

মুসলমানগণের জনা বয়ং আলাহ্ পাকই ষথেত্ট ছিলেন (অর্থাৎ কাফিররা মূল যুদ্ধে উপনীত হওয়ার পূর্বেই প্রতিনির্ভ হয়ে যায়। প্রণিধানযোগ্য যে, ছোট খাটো বিক্ষিণ্ড যুদ্ধ এর পরিপন্থী নয়।) ভার (এরাগভাবে কাঞ্চিরদেরকে হটিয়ে দেওয়া বিসময়কর কিছু নয়। কেননা) আলাহ্ পাক—মহাশক্তিধর ও পরাক্রমশালী। (তাঁর অসাধ্য কিছুই নয়। এ তো শেল মুশরিকদের অবছা। কিরোধী পক্ষের অপর দল ছিল কোরায়বা গোরভূক ইহদীগণ, যাদের বর্ণনা পরবর্তী পর্বায়ে আসছে।) যেসব আহ্রে কিভাব এই (মুশরিকদের) সহায়তা করেছিল তাদেরকে (আছাহ তা'আলা) তাদের দুর্গসমূহ হতে নিচে নামিরে দিলেন (যার মধ্যে তারা আবদ্ধ ছিল) এবং তাদের অভরে তোমাদের ভর স্ঞার করে দেন, (যত্ত্বরূন ভারা নিচে নেমে আসে। অভঃপর) ভোমরা কভককে তো হত্যা করতে লাগলে, আবার কতককে বন্দী করে মিলে। আর তোমাদেরকে তাদের ভূমি, ষরবাড়ী ও ধনসম্পদের অধিকারী করে দেওরা হলো (এবং নিজের অনভ ভানে ভোমাদেরকে) এমন সহ ভূমিরও (মালিক করে দেওয়া হলো) যার উপর ভোমরা (এখনো পর্যন্ত) পদার্গণও করনি (এখানে সাধারণভাবে ভবিষ্যত বিজয়সমূহের এবং 🦠 বিশেষভাবে বছকাল পরই অর্জিতবা ধারবার বিজরের সুসংবাদ রয়েছে) আর আছাত্ পাক যাবতীয় বন্তর উপর পূর্ণভাবে ক্রমতাবান (সূতরাং এসব কার্রভার পক্ষে মোটেও অসাধ্য নয়)।

# আনুষ্টিক ভাতৰ্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে রস্লুলাহ্ (সা)-র জননা ও মহান মর্যাদার বর্ণনা এবং
মুসলমানদের প্রতি তাঁর পরিপূর্ণ অনুকরণ ও পদাণক অনুসরণের নির্দেশ ছিল। এ
পরিপ্রেক্ষিতে আহ্যাবের (সন্মিলিভ বাহিনী) মুদ্ধের ঘটনা সম্পর্কিত কোরআন পাক্রের
এ দু'রুকু অবতীর্ণ হয়েছে।—যাতে মুসলমানদের উপর কাফির ও মুশরিকদের সন্মিলিত
আক্রমপ ও কঠিন পরিবেশ্টনের পর মুসলমানদের প্রতি মহান আল্লাহ্র নানাবিধ অনুপ্রহরাজি এবং রস্লুলাহ্ (সা)-র বিভিন্ন মু'জিয়ার বর্গনা রয়েছে। আর আনুষ্লিকভাবে
জীবনের বিভিন্ন দিক সংলিশ্ট বহবিধ হিদায়ত ও নির্দেশাবলী রয়েছে। এসব অমূল্য
নির্দেশাবলীর দরুন বিশিশ্ট তর্কসীরকারকগণ আহ্যাবের ঘটনা সবিস্থার বর্ণনা করেছেন;
বিশেষ করে কুরতুবী ও মাষহারী প্রমুখ তর্কসীরকার। তাই এখানে সে সব নির্দেশাবলী সমেত আহ্যাবের বিস্তারিত ঘটনা বর্ণনা করা হলো — যার অধিকাংশটুকু কুরতুবী
ও মাযহারী থেকে সংগৃহীত হয়েছে। ষেটুকু জন্যান্য গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত হয়েছে তারও
যথায়থ উদ্বৃতি প্রদত্ত হয়েছে।

ভাহষাবের যুদ্ধের বিবরণ ঃ الرباب -এর বহবচন, যার অর্থ গার্চি বা দল। এ বুছে কাফিরদের বিভিন্ন দল ও গোর একভাক্ত হরে মুসলমানদেরকে সম্পূর্ণ-ভাবে নিমূল করার সংকল্প নিয়ে মদীনার উপর চড়াও করেছিল বলে এর নাম আহ-যাবের (সম্মিলিত বাহিনীর) যুদ্ধ রাখা হরেছে। যেহেভু এ যুদ্ধে শলুদের ভাগমন পথে নবীলী (সা)-র নির্দেশানুযায়ী পরিখা খনন করা হয়েছিল, এজনা একে ক্সক (পরিখার) যুদ্ধও বলা হয়। আর আহ্যাব যুদ্ধের অবাবহিত পরেই যেহেতু বনূ কুরায়যার যুদ্ধও সংঘটিত হয়—উদ্লিখিত আয়াতসমূহেও যার বর্ণনা রয়েছে; সুতরাং এ যুদ্ধও আহ্যাব যুদ্ধেরই অংশ বিশেষ—যা বিভারিত ঘটনার মাধ্যমে জানা যাবে।

রসূলুরাহ্ (সা) যে বছর মন্ধা থেকে হিজরত করে মদীনার আসেন, তার পরের বছরই বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং তৃতীয় বছর হয় ওছদের যুদ্ধ। আহ্যাবের যুদ্ধ সংঘটিত হয় চতুর্থ বছর। আবার কোন কোন রেওয়ায়েতে এটা পঞ্চম হিজরীর ঘটনা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যা হোক, হিজরতের সূচনা থেকে এ যাবত মুসলমানদের উপর পর্যায়্রতমে কাফ্রিরদের আক্রমণ চলে আসছিল। আহ্যাবের যুদ্ধের আক্রমণ হয়েছিল দৃঢ় সংকর, অটুট মনোবল, অভূতপূর্ব শক্তি-পরাক্রম ও পরিপূর্ণ প্রস্তুতি সহকারে। তাই হয়রত (সা) ও সাহাবায়ে কিরামের পক্ষে এ যুদ্ধ ছিল অপরাপর সকল যুদ্ধের চাইতে সর্বাধিক কঠিন ও সংকট সম্কুল। কেননা এ যুদ্ধে আক্রমণকারী কাফ্রিরদের সম্পিনিত বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা পনের হাজারের মত ছিল বলে বলা হয়। পক্ষাভরে মুসলমানদের মোট সংখ্যা মান্ধ তিন হাজার—তাও আবার প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম ও অল্পন্তহীন—তদুপরি সময়টা ছিল কঠিন শীতের। কোরআনে করীম ঘটনার ভদ্ধবহার এয়পভাবে বর্ণনা করেছে ঃ

উঠেছিল) و بَلْغَتِ الْقَلُوبِ الْحَنَّا جَر ( হাৎপিত—অর্থাৎ প্রাণ ছিল কঠাগত)

( هعد ভারা কঠিন কন্সনে নিপভিত হয়)।

এ ঘটনা মুসল্লমানদৈর জন্য যেমন কঠিন ও সংকটমর ছিল, ঠিক তেমনই আলাহ্ পাকের জন্য সাহাযা-সহযোগিতার বদৌলতে মুসল্লমানগণের পক্ষে এর পরিপাম ফল এমন মহান বিজয় ও চরম সাফল্যরাপে আত্মপ্রকাশ করে যে, বিপক্ষ মুশরিক ইহদী ও কপট বিশ্বাসী মুনাফিকদের সন্মিলিত বাহিনীর মেরুদেও ভেংগে চুরমার হরে যায়—এবং মুসল্লমানদের উত্তর ভবিষ্যতে আবার আক্রমণের দুঃসাহস দেখাতে পারে—তারা এমন যোগ্য আর রইল না। তাই এটা ছিল কুফর ও ইসলামের মধ্যকার একটা চূড়াভ ফারসালার যুদ্ধ—যা চতুর্থ বা পক্ষম হিজরীতে মদীনার মুল ভূ-খণ্ড সংঘটিত হয়েছিল।

ঘটনার সূচনা এরাগভাবে হয় থৈ, নবীজী (সা) ও মুসলমানগণের প্রতি চরমা শঙ্কু তা পোষণকারী বনু নাষীর ও আবু-ওয়ারেল গোঙ্কু জ বিশক্তন ইহদী মন্ধায় গিয়ে কুরারশ নেতৃর্পকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জবতীর্ণ হতে অনুপ্রাণিত করলো। কুরারশ নেতৃর্প মনে করত যে, যেরাগভাবে মুসলমানগণ আমাদের প্রতিমা পূজাকে কুফরী বলে আখ্যায়িত করে, আমাদের ধর্মকে অপকৃষ্ট বলে ধারণা করে, আমাদের ধর্ম সম্পর্কে ইহদীদের ধারণাও ঠিক একই রকম।—সূতরাং তাদের সহযোগিতা ও একাল্বতার আশা কিভাবে করা যেতে পারে। তাই তারা ইহদীদেরকে প্রন্ন করলো যে, মুহাদ্মদ (সা) ও আমাদের মাঝে ধর্ম ব্যাপারে যে বিরোধ ও মতপার্থকা রয়েছে তা আপনারা জানেন—আপনারা ঐশী গ্রন্থানুসারী প্রভাবান লোক। সূতরাং একথা বলুন যে, আপনাদের দৃষ্টিতে আমাদের ধর্ম উত্তম না তাদের (মুসলমানের) ধর্ম।

রাজনীতিক্ষেরে মিধ্যার আল্রয় নতুন ব্যাপার নয় ৪ সেসব ইহদীরা নিজেদের অন্তরম্ব ভান ও বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে তাদেরকে নিঃসংকোচে এ উত্তর দিয়ে দিল যে, ভোমাদের ধর্ম মুহাম্মদ (সা)—এর ধর্মের চাইতে উত্তম। এ উত্তরে তারা খানিকটা সাম্প্রনা লাভ করলো। এতদসভ্বেও ব্যাপার এ পর্যন্ত গড়াল যে, আগত এই বিশ্বন ইহদী পঞ্চাশ্বন কুরায়শ নেতাসহ মসজিদে হারামে প্রবেশ করে বায়তুল্লাহ্র দেয়ালো নিজেদের বুক লাগিয়ে আলাহ্র সামনে এ অসীকার করলো যে, এক ব্যক্তিও জীবিত থাকা পর্যন্ত ভারা মুহাম্মদ (সা)—এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাবে।

আরাহ্র থৈষ ঃ আরাহ্র ঘরে—সে ঘরেরই দেয়ালে বুক লাগিয়ে আরাহ্র শন্তুরা তদীয় রসূল (সা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের অসীকার ও সংকর গ্রহণ করছে—এবং যুদ্ধের নতুন প্রেরণা নিয়ে পূর্ণ তৃষ্ণিতস্হ নিশ্চিতে ফিরে আসছে। এটা ছিল আরাহ্র থৈষ্ ও অনুশ্রহের বিস্ময়কর প্রকাশ। কাহিনীর শেষভাগে তাদের এ অসীকারের করুণ পরিণতি সম্পর্কেও অবহিত হওয়া যাবে যে, এ যুদ্ধে তারা স্বাই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পালিয়ে যায়।

এই ইহদীরা মন্ধার কুরায়শদের সাথে চুজিবদ্ধ হয়ে আরবের এক খ্যাতনামা সমরকুশলী গোল্ল বন্ গাতফানের নিকটে পৌছে তাদেরকে বলল যে, আমরা মন্ধার কুরায়শদের সাথে এ ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ হয়েছি যে, নতুন ধর্ম ইসলামের বাহক ও সম্প্রনায়শদের সাথে এ ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ হয়েছি যে, নতুন ধর্ম ইসলামের বাহক ও সম্প্রনায়কদেরকে এক যৌথ আক্রমণের মাধ্যমে সমূলে উৎপাটিত করে দেব। আগনারাও এ বিষয়ে আমাদের সাথে চুজিবদ্ধ হোন। সাথে সাথে ঘুষ হিসাবে এ প্রভাবও পেশ করল যে, এক বছরে বায়বারে যে পরিমাণে খেজুর উৎপন্ন হবে তার সম্পূর্ণচুকু, কোন কোন বর্ণনামতে তার অর্থেক, বনু গাতফানকে প্রদান করা হবে। গাতফান গোল্ল প্রধান উয়াইনা বিন হাসান উপরোক্ত শর্তে তাদের সাথে সহযোগিতার আহাস দিয়ে যথারীতি যুদ্ধে অংশপ্রহণ করে।

পার্ক্সরিক চুজিপত্র মুতাবিক আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে যুদ্ধের সাজ সর্জাম-সহ তিন'ল ঘোড়া ও এক হাজার উট সমেত চার হাজার কুরায়ল সৈন্য মঞ্জা থেকে রওয়ানা হয়ে মাররে যাহরান নামক ছানে অবছান গ্রহণ করে। এখানে বনু আসলাম, বনু আশজা, বনু মুররাহ, বনু কেনানাহ, বনু ফাযারাহ, বনু গাতকান প্রমুখ গোরের লোক এদের সাথে মিলিত হয়। যাদের মোট সংখ্যা কোন সূল্রানুষায়ী দশ হাজার, কোন সূল্রানুষায়ী বার হাজার, আবার কোন সূল্লানুষায়ী পনের হাজার বর্ণনা করা হয়েছে। মদীনার উপর রহত্তর আঞ্চমণ । বদরের যুদ্ধে মুসলমানগণের বিপক্ষীর কাফির সৈন্যের সংখ্যা হিল এক হাজার। আবার ওছদের যুদ্ধে আক্রমণকারী সৈন্য ছিল তিন হাজার। এবার সৈন্য সংখ্যাও পূর্ববর্তী প্রজ্যেক বারের চাইতে অনেক বেশি। সাজ-সরজামও প্রচুর—আর এটা সমগ্র আরব ও ইহদী গোরের সম্মিলিত শক্তি।

মুসলমানগণের যুদ্ধ প্রস্তুতি—(১) আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতা (২) পারস্পরিক পরামর্শ—(৩) সাধ্যানুসারে বাহ্যিক বস্তুগত বাহন ও উপকরণ সংগ্রহ ঃ রস্লুলাহ্ (সা) এ সম্মিলিত বাহিনীর সংবাদ প্রাণ্ডির পরিপ্রেক্সিতে তাঁর মুখনিঃস্ত সর্ব প্রথম বাক্যটি ছিল— حُسُبِنًا اللهِ وَ نَعُمَ الْوَكَيْلِ यहान আল্লাহ্ আমাদের জন্য সংখণ্ট এবং তিনিই আমাদের সর্বোত্তম নিয়ামক।) অতপর মুহাজির ও আনসারদের নেত্-ছানীর বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে একর করে তাঁদের পরামর্শ গ্রহণ করলেন। যদিও প্রত্যাদেশপ্রাণ্ড ব্যক্তির জন্য অপরের সাথে পরামর্শের প্রয়োজন নেই—তিনি সরাসরি বিধাতার ইংগিত ও অনুমতিসাপেকে কাজ করেন ৷ কিন্তু পরামর্শে দু'ধরনের লাভ রয়েছে; (১) উচ্মতের মাঝে পরামর্শের রীতি চালু করা, (২) মু'মিনগণের অন্তকরণে. পারক্ষরিক ঐক্য ও সংহতির উল্লেছ সাধন এবং পরস্পরের মধ্যে সাহায্য-সহযোগিতার প্রেরণা পুনর্ভাগরণ ।উপরন্ত যুদ্ধ ও দেশরক্ষা সংক্রান্ত বাহ্যিক উপকরণ সম্পর্কেও চিন্তা-ভাবনা করা হয়েছে। পরামর্শ সভায় হয়রত সালমান ফারসী (রা)-ও উপস্থিত ছিলেন। — যিনি সদ্য জনৈক ইহদীর দাসত্ব শৃংখল থেকে মুজি লাভ করে ইসলামের খিদমতের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। তিনি পরামর্শ দিলেন যে, এরাপ পরিছিতিতে পারসিকদের রথকৌশল হচ্ছে শলুর আক্রমণ প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে পরিখা খনন করে তাদের প্রবেশ পথ রুদ্ধ করে দেওয়া। রস্লুলাহ (সা) তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করে পরিখা খননের নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি নিজেও সক্রিয়ভাবে এ কাজে অংশ গ্রহণ করেন।

পরিষা খনন ঃ শন্তুদের মদীনার সম্ভাব্য প্রবেশদার 'সালা' পর্বতের পশ্চাৎবর্তী পথের সমান্তরালে এ পরিষা খননের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পরিষার দৈর্ঘ্য-প্রস্থের নক্সানবীদ্ধী হয়ং অংকন করেন। এই পরিষা 'শায়্মখাইন' নামক স্থান হতে আরম্ভ করে 'সালা' পর্বতের পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত করিছা। পরবর্তী পর্যায়ে তা 'বাতহান' উপত্যকা ও 'রাত্তুনা' উপত্যকার সংযোগছল পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। এই পরিষার দৈর্ঘ্য ছিল প্রায়্ম সাড়ে তিন মাইল। এর প্রশন্ততা ও গভীরতার স্তিক পরিমাণ কোন রেওয়ায়েত থেকে পাওয়া যায় না। তবে একথা পরিষ্কার যে, এতটুকু গভীর ও প্রশন্ত অবশ্যই ছিল, যাতে শন্তু ইন্যা তা সহজে অতিক্রম করতে সক্ষম না হয়। হয়রত সাল্মান (রা)-এর পরিষা খনন প্রসংগে বলা হয় যে, ভিনি প্রত্যাহ পাঁচ গজ দীর্ঘাও পাঁচ গজ পত্তীর—এ পরিমাণ পরিষা খনন করতেন।—(মামহারী) এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, পরিষায় গভীরতা পাঁচগজ পরিমাণ ছিল।

মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা ঃ এ যুদ্ধে মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যাছিল সর্বয়োট তিন হাছার এবং ঘোড়া ছিল সর্বয়োট ৩৬ টি। পূর্ণ বরক্ষতা লাভের জন্য পনর বছর নির্দিন্ট হয় ঃ মুসলিম সৈন্যবাহিনীর মধ্যে কিছুসংখ্যক অপ্রাণ্ড বরক বালকও ঈমানী জোশে উদ্বাদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। রসূলুলাহ্ (সা) পনর বছরের চাইতে কম বরক বালকগণকে কেরত পাঠিয়ে দেন। হয়রত আবদুলাহ্ বিন উমর, যায়েদ বিন সাবেত, আবু সাঈদ খুদরী, 'বারা বিন আযিব প্রমুখ এঁদের অভভুঁজ ছিলেন। মুসলিম বাহিনী যখন মুকাবিলার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়, তখন যে সব মুনাফিক মুসলমানদের সাথে মিলেমিশে থাকতো, তারা গড়িমসি করতে লাগলো। কিছুসংখ্যক তো অভাতসারে চুপে চুপে বের হয়ে গেল। আবার কিছু সংখ্যক মিথা ওয়র পেশ করে রস্লুলাহ্ (সা)-র নিকটে বাড়ি ফিরে যাওয়ার অনুমতি চাইতে লাগলো। উপরোলিখিত আয়াতসমূহে এ সব মুনাফিকের প্রসংগে কয়েকটি আয়াত নাযিল হয়েছে।—(কুরতুবী)

সুঠু ব্যবহাপনা ও শৃংখলা বিধানের উদ্দেশ্যে বংশ ও গোরগত শ্রেণীবিভাগ ইসলামী ঐক্য ও জাতিছের পরিপদ্ধী নয়ঃ রস্লুলাহ্ (সা) এই বৃদ্ধে মুহাজিরদের পতাকা হ্যরত যায়েদ বিন হারিসা (রা)-কে এবং আনসারের পতাকা হ্যরত সাংআদ বিন ওবাদাহ্ (রা)-কে প্রদান করেন। এ সময়—মুহাজির ও আনসারের মধ্যকার প্রাতৃত্ব বন্ধন অত্যন্ত নিবিড় ও সুদৃচ ছিল এবং সকলে পরস্পর ভাই-ভাই ছিলেন। কিন্ত শৃংখলা বিধান ও ব্যবহাগত সুবিধার জন্য মুহাজির ও আনসারদের নেতৃত্ব পৃথক করে দেওয়া হয়। এ দারা বোঝা যায় যে, ব্যবহাগনাগত সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস ইসলামী ঐক্য ও জাতিছের পরিপন্থী নয়ঃ বরং প্রত্যেক দলের উপর দারিছভার পৃথকভাবে অর্পিত হলে পারস্পরিক বিশ্বাস, সহানুভূতি ও সহঘোগিভাবোধ সুদৃচ্ হয়। এ মুদ্দের সর্বপ্রথম কাজ—পরিখা খননের ক্ষেত্রে এই পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিভাবোধ বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

পরিষা খননের দায়িছভার বন্টন ঃ রস্লুরাহ্ (সা) মুহাজির ও আনসার সমাবরে গঠিত সমন্ন সৈন্দকে দল দল ব্যক্তি সম্বন্ধিত দলে বিভক্ত করে প্রত্যেক দলের উপর চল্লিল পজ পরিমাণ পরিষা খননের দায়িছ অর্পণ করেন। হ্যরত সালমান ফারসী (রা) যেহেতু পরিষা খনন পরিকল্পনার উভাবক ও একাজে বিশেষ অভিক্ত ও দক্ষ ছিলেন এবং তিনি মুহাজির ও আনসার কারো অন্তর্গত ছিলেন না, তাই তাঁকে নিজ নিজ দলভুক্ত করার জন্য মুহাজির ও আনসারদের মাঝে কিছুটা প্রতিযোগিতার ভাব পরিলক্ষিত হওয়ায় নবীজী (সা) এই মীমাংসা করলেন ঃ তাই শিক্ষা তাই পরিলক্ষিত হওয়ায় নবীজী (সা) এই মীমাংসা করলেন ঃ

বোল্যতা ও কর্মদক্ষতার ক্ষেত্রে ছদেশী ও বিদেশী, স্থানীর ও বহিরাণত বৈষম্য ৪ অধুনা বিশ্বে মানুষ প্রদেশী বহিরাগত অধিবাসীগণকে সমমর্যাদা দিতে জনিচ্ছুক। কিন্তু এ ক্ষেত্রে প্রত্যেক দল যোগ্য ব্যক্তিকে নিজ নিজ দলজুক্ত করা গৌরবজনক বলে মনে করতো। ভাই রস্লুছাহ্ (সা) সালমানকে নিজ পরিবারভুক্ত করে বিব্যাদের পরি-সমান্তি ঘটান এবং কিছু সংখ্যক মুহাজির ও আনসার অন্তর্ভুক্ত করে দশজনের

পৃথক দল গঠন করেন। হযরত আমর বিন আউক (রা), হযরত হযারকা (রা) প্রমুখ মুহাজির এ সম্মিকিত দলের অভর্গত ছিলেন।

একটি বিশেষ মুজিষাঃ পরিষার যে অংশ হ্যরত সালমান (রা) প্রমুখের উপর নাড ছিল, ঘটনাক্রমে সেখানে এক সুকটিন, মহল ও সুবিষ্ঠ প্রজর্মণ্ড পরিলক্ষিত হয়। হ্যরত সালমান (রা)-এর সহকারী হ্যরত আমর বিন আউফ (রা) বলেন যে, এ প্রজর্মণ্ড আমাদের যাযতীয় যত্তপাতি বিকল করে দেয় এবং আমরা এটা কাটতে অক্ষম হয়ে পড়ি। অতপর আমি সালমান (রা)-কে বলি যে, এখানে খানিকটা বাঁকা করে খনন করে মূল পরিখার সাথে মিলিয়ে দেওয়া অবশ্য সম্ভব। কিন্তু আমাদের নিজ্য মতে রস্লুবাহ (সা) অংকিত রেখা পরিতাগ করে অন্যন্ত পরিখা খনন করা বাশ্ছনীয় নয়। সুতরাং আপনি রস্লুবাহ (সা)-র সাথে পরামর্শ করুন যে, এখন আমাদের কর্তব্য কি হবে।

বিধাতার সতর্ক সংকেত ঃ এই সুদীর্ঘ তিন মাইল পরিখা খনন করতে গিয়ে কোন খননকারীই কোন দুর্জর প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হন নি, কিন্ত সম্মুখীন হলেন পরিখার পরামর্শদাতা হযরত সালমান (রা) শ্বয়ং। আছাত্ পাক এ কথা প্রমাণ করে দিলেন যে, পরিখা খননের ক্ষেত্রেও তাঁর সাহায্য ব্যতীত অন্য কোন উপার নেই, যাবতীয় যত্তপাতি বার্থ প্রতিপন্ন হয়েছে। এতে এ শিক্ষাই নিহিত রয়েছে যে, সাধ্যানুসারে বাহ্যিক ও বন্ধসত মাধ্যম ও উপকরণ সংগ্রহ করা অবশ্য ক্ষর্য কিন্তু এওলোর উপর নির্ভর করা বৈধ নয়। যাবতীর বন্ধসত উপকরণ ও বাহন সংগৃহীত হওয়ার পরও মুমিনের কেবল আছাত্ তাঁআলার উপরই নির্ভর করা উচিত।

হবরত সার্গমান (রা) রস্লুরাহ্ (সা)-র খিদমতে উপছিত হয়ে ঘটনা বির্ভ করনেন। রস্লুরাহ্ (সা) चয়ং নিজ অংশের খননকার্যে লিপ্ত থেকে সেখান থেকে পরিধার মাটি ছানান্ডরিত করছিলেন। হয়রত বারা বিন আয়িব (রা) বলেন, আমি দেখলাম যে, নবাজী (সা)-র শরীর ধূলো-বালিতে এমনভাবে আত্মর হয়ে পড়েছিল যে, তাঁর গেট ও পিঠের চামড়া পরিপৃত্ট হচ্ছিল না, এমতাবছার সাল্যমানকে কোন পরামর্শ বা নির্দেশনা দিয়ে নবাজী (সা) য়য়ং ঘটনাছলে উপছিত হন এবং পরিখায় অবতরণ করে সাল্যমান (রা)-এর নেতৃত্বে খননকার্যে লিপ্ত দশজন সাহাবীর অন্তর্ভুত্ত হয়ে যান এবং নিজ হাতে কোদাল ধারণ করে সেই প্রস্তর খণ্ডের উপর প্রচণ্ড আয়াত হানেন আর এ আয়াত পাঠ করেন উ এই প্রত্তর খণ্ডের উপর প্রচণ্ড আয়াত হানেন আর এ আয়াত পাঠ করেন উ এই এই আমাতেই পাথরের এক-তৃতীয়াংশ কেটে যায়। সাথে সাথে প্রস্তরখণ্ড থেকে এক আলোকভ্টা উভাসিত হয় । অভপর তিনি দিতীয়বার আঘাত হেনে উল্লিখিত আয়াতের শেষ পর্যন্ত পাঠ করেন। অর্থাৎ

্যায় ও পূর্বের ন্যায় আবার আলোকভ্টা উড়াসিত হয়। তৃতীয়বার সেই পুরো আয়াত

পাঠ করে তৃতীর আঘাত হানেন। এ আঘাতে অবশিত্টাংশ কেটে যায়। অতপর রসূলুলাহ্ (সা) পরিখা থেকে উঠে আসেন এবং পরিখার পার্মে রক্কিত চাদর তুলে নিয়ে এক পাশে বঙ্গে পড়েন। সে সময়ে হযরত সালমান (রা) আর্য করেন, ইয়া রসূলালাহ্ (সা), আপনি পাথরের উপর যতবার আঘাত করেছিলেন ততবার সে পাথর থেকে আলোক-রন্মি বিচ্ছুরিত হতে দেখেছি। রসূলুলাহ্ (সা) হ্যরত সালমানকে জিজেস করলেন, সত্যি কি তুমি এমন রন্মি দেখেছে। তিনি আর্য করলেন, ইয়া রস্লালাহ্! আমি তা বচকে দেখেছি।

রসূলুরাহ্ (সা) ইরশাদ করলেন, প্রথম আঘাতে নিঃস্ত আলোকছটায় ইরামান ও কিসরার (পারস্য) বিভিন্ন নগরের প্রাসাদসমূহ দেখতে পাই এবং হ্যরত জিবরাঈল আমীন আমাকে বললেন যে, আপনার উভ্মত অদূর ভবিষ্যতে এসব শহর জয় করবে, আর দিতীয় আঘাতে নিঃস্ত আলোকরন্মির সাহায্যে আমাকে রোমের লোহিত বর্ণের প্রাসাদসমূহ প্রদর্শন করানো হয় এবং জিবরাঈল (আ) এ সুসংবাদ প্রদান করেন যে, আপনার উভ্মতগণ এসব শহরও অধিকার করবে। নবীজী (সা)-র এই ইরশাদ ওনে মুসলমানগণ স্বস্থি লাভ করলেন এবং ভবিষ্যতের সুমহান বিজয় ধারা সম্পর্কে তাদের পূর্ণ বিশ্বাস ও আশ্বা ছাগিত হলো।

মুনাফিকদের কটাক্রপাতঃ সে সময়ে যেসব মুনাফিক পরিখা খনন কাজে অংশ নিয়েছিল, তারা বলতে লাগল, তোমাদের কি মুহাত্মদ (সা)-এর কথার বিস্ময়ের উদ্রেক করে না? তিনি তোমাদেরকে কিরাপ অবান্তব ও অমূলক ( ভবিষ্যাধানী শোনাছেন) যে, মদীনার পরিখা গহবরে তিনি হীরা, মাদায়েন ও পারস্যের প্রাসাদসমূহ দেখতে গাছেন। আবার তোমরা নাকি সেওলো অধিকার করবে! নিজেদের অবস্থার প্রতি একটু তাকাও।—তোমাদের নিজ শরীরের খবর লওয়ার মত ইশভান নেই—পায়খানা প্রস্রাব করার মত সময়টুকু পর্যন্ত নেই। অথচ রোম-পারস্য প্রভৃতি দেশ নাকি অধিকার করবে। এসব কটাক্রপাতের পরিপ্রেক্তিতেই উপরোজিখিত আয়াতসমূহ নাযিল হয়ঃ । এসব কটাক্রপাতের পরিপ্রেক্তিতেই উপরোজিখিত আয়াতসমূহ নাযিল হয়ঃ । এসব কটাক্রপাতের পরিপ্রেক্তিতেই উপরোজিখিত আয়াতসমূহ নাযিল হয়ঃ । এতার মান কগট বিয়াসী ও ব্যাধিগ্রন্ত অন্তর্নবিশিতট লোকেরা বলতে লাগল যে, আলাহ্ ও তদীয় রস্ল (সা) প্রদন্ত প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার প্রতারণা বৈ কিছুই নয়। এ আয়াতে ইতি ক্রিক্তিত ব্যাধিতে আছেয়।

ভেবে দেখুন যে, মুসলমানগণের ঈমান এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)–র ভবিষ্যদাণীর উপর ' পূর্ণ বিশ্বাস ছাপন সম্পর্কে কিরাপ কঠিন পরীক্ষা ছিল। সর্বদিক থেকে কাফিরদের দারা পরিবেণ্টিত এবং চরম নিগল ও দুর্যোগের মুঝেমুখি—পরিধা ধননের জন্য প্রয়োজনীয় প্রমিক নেই, হাড়-কাঁপানো প্রচণ্ড দাঁতের মাঝে আরাস সাপেক্ষ পরিধা ধননের এরূপ কঠিন দায়িত্ব নিজেদের মাথায়ই তুলে নিয়েছেন। সকল দিক থেকে ভয়ভীতি বাহ্যিক উপকরণ ও অবস্থা দৃষ্টে নিজেদের টিকে থাকা ও নিছক অন্তিত্বটুকু বজায় রাখা সম্পর্কে আছা-বান থাকাই কঠিন। এমতাবস্থায় তদানীত্বন বিষের প্রেচ্চ শক্তি—বৃহত্তম সামাজ্য রোম ও পারস্য বিজয়ের সুসংবাদ ও আগাম বার্তার উপর বিশ্বাস স্থাপন কি প্রকারে সন্ধব ? কিন্তু সমন্ত জামল থেকে ঈমানের মূল্য অধিক হওয়ার কারণ এই ছে, পরিষেশ-পরিস্থিতি—বাহ্যিক বাহন ও উপকরণসমূহ সম্পূর্ণ পরিপত্তী হওয়া সজ্বেও রস্ত্র (সা)-এর ইরশাদের প্রতি বিশ্বমান্ত্র সন্দেহ বা শংকা বিধার উদ্রেক করে না।

উল্লিখিত ঘটনাতে উত্যতের জন্য বিশেষ নির্দেশ ঃ একথা কারো অজানা নয় যে, সাহাবায়ে কিরাম (রা) নবীজীর কেমন উৎসর্গিত প্রাণ সেবক ছিলেন।—তাঁরা কখনো এটা কামনা করতেন না যে, মজুরের এই কঠিন ও প্রাণান্তকর পরিপ্রমে রস্লুলাহ্ (সা)-ও অংশগ্রহণ করুন। কিন্তু রসূলুলাহ্ (সা) সাহাবায়ে কিরামের মনের সাক্ষ্রনা ও পরিতৃতিত এবং উত্যতের শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে এই পরিপ্রমে সমভাবে অংশ নেন। নবীজী (সা)-র জন্য তাঁর সাহাবায়ে কিরামের উৎসর্গ এবং তাগ তাঁর অনন্য ও অনুপম ওলাবলী এবং নবুরত ও রিসালতের ভিত্তিতে তো অবশাই ছিল। কিন্তু দুশুমান কারণ-সমূহের মাঝে বৃহত্তম কারণ এটাই ছিল যে, তিনি একজন সাধারণ মানুষের ন্যায় প্রতিটি কায়-ক্লেশ, অভাব-অনটন ও দুঃখকতে পুরোপুরি শরীক থাকতেন,—শাসক্ষাসিত, রাজা-প্রজা, নেতা-অনুসারী জনিত বৈষম্য ও পার্থক্যের কোন ধারণাও সেখানে ছিল না। আর ষখন থেকে মুসলিম শাসকমণ্ডলী এ নীতি বর্জন করেছে তখন থেকে এ বিভেদ ও বিজ্বদের উন্মেষ ঘটেছে।—নানাবিধ অশান্তি—উচ্ছৃংখনতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে।

সাহাবারে কিরামের অনন্য ত্যাদ ঃ উপরে জানা গেছে যে, প্রত্যেক দশ গজ পরিমাণ খননের জন্য দশজন করে লোক নিযুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু এ কথা সুস্পত্ট যে, কতৃক লোক অধিক দক্ষ ও সবল এবং দুত কাজ স্ক্র্ছে করতে সক্ষম। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে যাঁদের খনন কার্যের নির্দারিত অংশ সম্পন্ন হয়ে যেত তাঁরা তাঁদের কর্তব্য শেষ হয়ে গেছে ভেবে নিশিক্রয়ভাবে বসে থাকতেন না । বরং যাঁদের কাজ অসমাণত রয়েছে তাঁদের সাহায়ের জন্য এগিয়ে আসতেন।—(কুরতুবী, মাষ্টারী)

দীর্ঘ গরিষা ছ'দিনে সমাপত হয় ঃ সাহাষায়ে কিয়ামের প্রম সাধনার ফলাফল ছ'দিনেই প্রকাশিত হলো—এই সুদীর্ঘ, প্রশন্ত—গভীর পরিষা ছ'দিনেই সম্পন্ন হয়ে গেল।—( মাযহারী )

হ্বরত জাবির (রা)-এর দাওয়াতের পরিপ্রেক্সিতে সংঘটিত এক চাক্স্য মু'জিবা ঃ এই পরিখা খননকালে সেই প্রসিদ্ধ ঘটনা সংঘটিত হয়। একদিন হযরত জাবির (রা) নবীজী (সা)-কে জুধার কাতর বলে উপলব্বি করে বাড়ি গিয়ে জীকে বললেন যে, রামা করার মত কিছু থাকরে তা রামা কর। স্ত্রী বললেন যে, বাড়িতে এক সা ( সাড়ে ভিন সের ) পরিমাণ যব আছে—ভা পিষে নেই। স্ত্রী আটা তৈরি করে পাকাতে নেপে পেনেন ! বাড়িতে একটি ছাগল ছানা ছিল, হষরত জাবির (রা) তা জবাই করে তৈরি করে ফেললেন। অতপর মহানবী হয়রত (সা)-কে ডে্কে আনতে রওয়ানা হলেন। স্ত্রী ডেকে বললেন যে, নবীজীর সাথে তো সাহাবায়ে ক্রিরামের এক বিশাল জ্মাত রয়েছে। তাই কেবল নবীজী (সা)-কে চুপে-চুপে একা ডেকে জানবেন। সাহাবারে কিরামের এই বিশাল জমাভ এলে কিন্তু লক্ষ্মিত হতে হবে। হযরত জাবির (রা) নবীজী (সা)-র নিকট প্রকৃত অবস্থা সবিস্তারে বর্ণনা করে বললেন যে, কেবল এ পরিমাণ খাবার রয়েছে। কিন্তু নবীজী (সা) সাহাবায়ে কিরামের বিশাল জমাতকে সম্বোধন করে বললেন জাবির (রা)-এর বাড়িছে দাওয়াভ—সবাই চলো। হমরত জাবির (রা) বিব্রত হয়ে পড়ালেন। বাড়ি পৌছে দ্রীকে জবহিত করায় ভিনি চরম উদ্বেগ ও উৎকর্চা প্রকাশ করে স্বামীকে জিজেস করজেন যে, নবীজী (সা)-কে খাবারের পরিমাণ ভাত করেছেন কিনা ? হ্যর্ভ জাবির (রা) বলজেন যে, হাাঁ, ডা করেছি। মহীয়সী স্ত্রী তখন নিশ্চিত হয়ে বললেন যে, তবে আর উদ্বেপের কারণ নেই।—নবীজী (সা) স্বয়ংই এখন মালিক; যেমনি খুশি তিনিই ব্যবস্থা করবেন।

ঘটনার সবিস্তার বর্ণনা এ ক্ষেত্রে নিজুয়োজন। এতটুকু জেনে রাখা যথেন্ট যে, রসূলুরাহ্ (সা) সহস্তে রুটি ও তরকারি গরিবেশন করেন—এবং জমাতজুজ প্রত্যেকে পূর্ণ তৃশ্তি সহকারে পেট পুরে খান। হযরত জাবির (রা) বলেন যে, এই বিশাল জমাত খাওয়ার পরও হাঁড়ির গোশত বিশুমার স্থাস পেল না এবং মখিত আটা অপরিবৃতিতই রয়ে গেল। আমরা পরিবারের সকল সদস্যও পেট পুরে খেয়ে অবশিন্টাংশ প্রতিবেশিগণের মাঝে বন্টন করে দিলাম।

এরাপভাবে ছ'দিনে পরিধার খননকার্য সম্পন্ন হওয়ার পর শন্ধু সৈন্যের সম্মিনিত বাহিনী এসে পড়ল, রসূলুলাহ্ (সা) ও সাহাবায়ে কিরাম (রা) সালা' ( سلم ) পর্বত নিজেদের পশ্চান্তে কেলে সৈন্যপণকে সারিবদ্ধ করেন।

কুরার্থা গোরের ইহুদীদের চুক্তি লংখন ও সন্মিলিত বাহিনীর পক্ষাবলমন ঃ এ সময়ে দশ-বার হাজারের সম্পূর্ণ সুসজ্জিত সমস্ত বাহিনীর সাথে সাজ-সরজামহীন নিরম্ভ তিন হাজার লোকের মুকাবিলা যুক্তি-বুদ্ধির সম্পূর্ণ বাইরে। তদুপরি আবার নতুন কিছুর সংযোজন হলো। সন্মিলিত বাহিনীভুক্ত বনুন্যীর গোর্গতি হুইরাই বিন

আখভাব—যে রসূনুৱাহ্ (সা) ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে সকলকে ঐক্যবদ্ধ করতে বিশিল্ট ভূমিকা পালন করেছিল—মদীনা পৌছে ইহুদী গোল বনু কুরায়মাকেও নিজেদের দলভুক্ত করার পরিকল্পনা প্রহণ করে। বনু কুরায়যা রস্নুলাহ্ (সা)-র সাথে মৈল্লী চুক্তিবন্ধ ছিল বলে একে অপর সম্পর্কে নিরুদিগ ছিল। বন্ কুরায়যার নেতা ছিল কা'ব বিম আসাদ। হইয়াই বিন আৰ্ডাব তার উদ্দেশে রওয়ানা করলো। এ সংবাদ পেয়ে কা'ব তার দুর্দের ধার বন্ধ করে দিল--বাতে হইয়াই সে পর্যন্ত পৌছতে না পারে। কিন্ত হইয়াই দরজা খোলার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল। কান্তাব দুর্গের ভেতর থেকেই উত্তর দিল যে, আমরা মুহাত্মদ (সা)-এর সাথে মৈল্লী-চুক্তিতে আবদ্ধ এবং এ যাবত তারা চুক্তির শর্তাবলী পুরোপুরি পালন করে আসছে। — চুজির পরিপছী কোন আচরণই পরিলক্ষিত হয়নি, সুতরাং আমরা এরাপ চুজিতে আবদ্ধ বলে আপনাদের পক্ষ অবলঘন করতে পারছি না। দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত হইয়াই বিন আখতাৰ দরজা খোলার এবং কাবের সাজে কখাবার্তা বলার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলো এবং সে ভেতর থেকে অধীকৃতি জানাতে লাগল, কিন্তু কা বকে পুনঃ পুনঃ ধিকার দেওয়ায় অবলেষে সে দরজা খুলে হইয়াইকে ভেতরে ভেকে নিল, হইয়াইর মিখ্যা প্রলোভনে প্রলুখ্ধ হয়ে অবশেষে কা'ব তার ফাঁদে পড়ে গেল ও সম্মিলিত বাহিন্টার সাথে ভাংশ গ্রহণ করবে বালে অলীকার-করল। কিন্ত কাবে মখন গোছের অন্য নেতৃর্বের নিকটে একথা প্রকাশ করলো তারা সমস্বরে বলে উঠলো যে, অকারণে মুসলমানদের সহিত চুক্তিভংগ করে মারাত্মক তুল করেছ। কা'বও তাদের কথার নিজের জুল অনুবাধন করে কুভ্কর্মের জন্য অনুশোচনা প্রকাশ করল। কিড পরিছিতি তার নাগালের বাইরে চলে গিয়েছিল। অবশেষে এ চুক্তি লংঘনই বন্ কোরায়যার ধ্বংস ও পভনের কারণ হয়ে দীড়ায়—যার বিবরণ পরে আসছে।

রস্কুরাই (সা) ও সাহাবারে কিরাম এই সংকটমর মুহূর্তে বনু নাবীরের চুজি ডলের সংবাদে অভ্যন্ত মর্মাহত হন। সন্দিন্তিত বাহিনীর আগমন গরে গরিখা খননের মাধ্যমে প্রতিরোধ সৃতিট করা হয়েছিল। কিন্ত এ গোল মদীনার অভ্যন্তরেই অবহান করছে বলে এদের থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় কি—তা নিমে বিশেষভাবে চিন্তাপ্রভাৱ ও বিচলিত হরে উঠলেন। কোরআন করীমে 'কাকিরদের সন্দিন্তিত সৈন্য ভোষাদের উপার চড়াও করে কেলে, এ বাক্য সন্দর্কে যে বলা হয়েছে এই কিন্তু এর ব্যাখা প্রসংগে কোন কোন বিশিত্ট তফসীরকার এ অভিমতই প্রকাশ করেছেন করে এবং এই কিন্তু ভাল করেছেন তিনার ভালা প্রসংগ কোন কোন বিশিত্ট তফসীরকার এ অভিমতই প্রকাশ করেছেন করি তালা প্রসংগ থেকে আগমনকারী ঘারা বনু কুরায়্মাকে এবং বিশ্বনিক থেকে আগমনকারী ঘারা সন্মিনিক বাহিনীর ক্রাশিস্টাংশকে বোঝানো হয়েছে।

রসূলুলাহ্ (সা) চুক্তিভঙ্গের মূল তত্ত্ব ও সঠিক অবস্থা সন্পর্কে অবহিত হওয়ার উদ্দেশ্যে আনসারের 'আউস গোলের নেতা হযরত সা'দ বিন মায়ায়কে এবং খাষরাজ্ব গোলের নেতা হযরত সাণদ বিন ওবাদাহ্কে কা'বের সাথে আলোচনার জন্য প্রতিনিধিরাপে প্রেরণ করেন। তাদেরকে এ মর্মে নির্দেশ দিয়ে দেন যে, চুক্তিভঙ্গের ব্যাপারটা যদি অসত্য বলে প্রমাণিত হয় তবে তা সকল সাহাবায়ে-কিরামের সামনে খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করে দেবে, আর যদি সত্য হয় তবে আকার ইনিতেবলবে যাতে আমরা বুঝে নিতে পারি, যাতে সাধারণ সাহাবীগণের মাঝে উদ্বেগ ও উৎকর্চার উদ্রেক না করে। এই মহান ব্যক্তিদ্বয় ওখানে গৌছে চুক্তিভঙ্গের সুস্পদ্ট লক্ষণ দেখতে পান। তাদের ও কা'বের মাঝে বাদানুবাদ ও কড়া কথাবার্তাও হয়। ফিরে এসে পূর্বনির্দেশমত আকার-ইলিতে চুক্তিভঙ্গের ব্যাপারটা সঠিক বলে হয়্র (সা)-কে অবহিত করেন।

এখন যুদ্ধক্ষেরে অবহা ছিল এই যে, পরিখার দরুন আক্রমণকারী সম্মিনিত বাহিনী অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে সক্ষম হচ্ছিল না । এর অপর প্রান্তে মুসলিম সৈন্য অবহান করছিল । সর্বন্ধপ উভয়ের মাঝে তীর নিক্ষেপ অব্যাহত ছিল । এ অবহারই প্রায় একমাস কেটে যায়—খোলাখুলি ভাগ্য নির্ধারিত কোন যুদ্ধও হচ্ছিল না—ভাষার কখনো নিশ্চিতে শংকামুক্ত থাকাও যাছিল না । দিবা–রান্ত্রি সর্বন্ধণ রস্লুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবায়ে কিরাম পরিখা প্রান্তে অবহান করে এর রক্ষণাবেক্ষণ কার্যে নিয়েভিত থাকছেন যদিও রস্লুল্লাহ্ (সা) যয়ংও এই প্রাণাভকর পরিশ্রম ও দুঃখ-কতেট শরীক ছিলেন, কিন্তু সমগ্র সাহাবায়ে কিরামের চরম উর্থেগ ও উৎকর্চার মাঝে কালাতিপাত নবীজীর পক্ষে সবিশেষ পীড়াদায়ক ছিল ।

রসূলুলাহ্র একটি যুদ্ধ কৌশল: হয়ূর (সা) এ কথা জানতে পেরেছিলেন যে, গাতফান গোলপতি খারবারের ফলমূল ও খেজুরের লোভে এসব ইহদীর সাথে যুদ্ধ অংশপ্রহণ করেছে। ছিনি বনু গাতফানের অপর দুটি গোলপতি উরাইনা বিন হাসান ও আবুল হারিস বিন আমরের নিকটে দৃত মারফত প্রভাব পাঠালেন যে, ভোমরা যদি খীয় সহচরবৃদ্দসহ যুদ্ধক্ষের ছেড়ে চলে যাও তবে ভোমাদেরকে মদীনায় উৎপদ্ধ ফলের

এক-তৃতীয়াংশ প্রদান করা হবে। এ প্রসঙ্গে কথাবার্তা চলছিল। এ প্রস্তাবে উভর নেতা সম্মতিও প্রদান করেছিল—চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয় হয় ভাব। কিন্তু রস্লুরাহ্ (সা) তাঁর অভ্যাস মুতাবিক এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামের সাথে পরামর্শ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। আউস ও খাষরাজ গোল্লবয়ের দুই বরেণ্য নেতা—হযরত সাপ বিন মারাষ ও সাপে বিন ওবাদাহ্কে ডেকে তাঁদের সাথে পরামর্শ করলেন।

হ্যরত সা'দ (রা)-এর ঈমানী জোশ । উত্তয় নেতাই আর্ম করন্তোন যে, হ্যূর, আপনি যদি এ কাজ করতে আল্লাহ্ পাক কর্তৃ ক আদিল্ট হয়ে থাকেন, তবে আমাদের কিছু বলার নেই—তা মেনে নেব। অন্যথায় বলুন এটা কি আপনার স্বাভাবিক মত না আমাদেরকে পরিশ্রম ও কায়ক্রেশ থেকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য এরূপ চিন্তা করছেন ।

রস্লুলাহ্ (সা) ইরশাদ করলেন যে, এটা বিধাতার নির্দেশও নয় বা জামার ব্যক্তিগত স্বাভাবিক ইচ্ছাও এরাপ নয় বরং তোমাদের দুঃশ্বকটের কথা বিবেচনা করে এ পথে অগুসর হচ্ছি। কেননা তোমরা সকল দিক থেকে পরিবেচিউত। জামি এই পদক্ষেপের মাধ্যমে জনতিবিলমে বিপক্ষদলের শক্তি ভেংগে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছি। হযরত সা'দ (রা) আর্ম করলেন—হে আল্লাহ্র রসূল।—আমরা য়ে সময়ে প্রতিমা পূজারী ছিলাম—মহান আল্লাহ্কে চিনতাম না—তাঁর উপাসনা আরাধনাও করতাম না—সে সময়েও এ নগরের এসব লোক এ শহরের কোন কলের একটি দানা পর্যন্ত লাভের আশা প্রকাশ করতে সাহস পেত না। অবশ্য যদি না তারা আমাদের মেহমান হয়ে জাসত এবং মেহমান হিসাবে ভাদেরকে শাইয়ে দিতাম—জথবা খরিদ করে নিত। আজ্ব মধন আল্লাহ্ পাক মেহেরবানীপূর্বক তাঁর পরিচয় প্রদান করে ধন্য করেছেন এবং ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার সম্মানে ভূষিত করেছেন, তবে এখন কি আমরা ভাদেরকে আমাদের ফল-মূল ও ধনসম্পদ চুজির মাধ্যমে দিয়ে দেব। ভাদের সাথে আমাদের চুজিকক হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। আমরা ভাদেরকে তর্বারির আঘাত ব্যতীত জন্য কিছুই দেব না। যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের ও ভাদের মাঝে চুড়ান্ত ফর্সালা না করে দেন।

রসূলুছাত্ (সা) হযরত সা'দের স্দৃঢ় মনোবল ও ঈমানী মর্যাদাবোধ দেখে নিজের মত পরিত্যাগ করে ইরশাদ করলেন যে, তোমাদের ইচ্ছা—যা চাও তাই করতে গার। হযরত সা'দ (রা) তাদের নিকট থেকে সুলেহনামার কাগজগন্ত নিয়ে উহার লেখা মুছে বিলীন করে দেন। কেননা এ পর্যন্ত তা স্বাক্ষরিত হয়নি। গাভ্যফান গোল্ল-পতি হারিস ও উমাইনা—যারা সন্ধির জন্য প্রন্তত হয়ে মজলিসে এসেছিল, সাহাবায়ে কিরামের দৌর্যবীর্য ও সুদৃঢ় মনোবল দেখে ভড়িত হয়ে গেল এবং মনে মনে দেদিলামান হয়ে পড়লো।

আহত হওয়ার পর হষরত সা'দ বিন মা'আফের দোরা ঃ এদিকে পরিখার উভয় দিক থেকে পাথর ও তীর নিক্ষেপের ধারা অবিরাম চলছিল। হষরত সা'দ বিন মা'আফ মহিলাগণের জন্য সংরক্ষিত বনী হারেসার ছাউনিতে তাঁর মায়ের নিকটে যান। হমরত আয়েশা (রা) ফরমান যে, আমিও সে সময় এ ছাউনিতে ছিলাম। তখন পর্যন্ত নারীদের জন্য পর্দা করার আয়াত নাযিল হরনি। আমি হয়রত সা'দেকে একটি ছোট বর্ম পরিহিত অবস্থায় দেখতে পেলাম—যার মধ্য থেকে তার হাত বের হরে পড়ছিল এবং তার মা তাকে বলেছিলেন যে, অভিসন্থর রস্কুলাহ (সা)-র পাশে চলে বাও। আমি তার মাকে বললাম যে, বর্মটা আরও কিছুটা বড় হলে ভাল হতো। তার বর্ম বহিত্তি হাত-পা আহত ও ক্ষত হওরার আশংকা আছে। মা বললেন, কোন ক্ষতি নেই। আছাহ্ যা করতে চান তা অবশ্যই বাভবায়িত হবে।

হ্যরত সা'দ বিন মা'আ্য (রা) সৈন্যদের মাঝে প্রবেশ করার পর তীরবিদ্ধ হন। তাঁর একটি ওরুত্বপূর্ণ রঙ্গ কেটে যায়। অতপর সা'দ (রা) এই দোয়া করেন, হে আছাহ্! ভবিষ্যতে রস্বুলাহ (সা)-র বিরুদ্ধে যদি কুরায়লদের আরো কোন আক্রমণ নির্বারিত থেকে থাকে, তবে তার জন্য আমাকে জীবন্ত রাছুন। কেননা এটাই আমার একার কামনা যে, আমি সে সম্পুদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব, যায়া নবীজীর প্রতি নানাভাবে নির্বাতন করেছে—মাতৃভূমি থেকে বহিছার করে দিয়েছে—এবং তাঁর আদর্শকে মিখ্যা বলে আখ্যায়িত করেছে। আর যদি আপনার জানা মতে এ যুদ্ধের ধারা সমাণত হয়ে গিয়ে থাকে, তবে আমাকে আপনি শহীদী মৃত্যু প্রদান করুন। কিন্তু যে পর্যন্ত বন্ কুরায়যার বিশ্বস্থাতকতার প্রতিশোধ গ্রহণ করে আমার চোখ শীতর না হয় সেপর্যন্ত যেন আমার মৃত্যু না হয়।

আরাহ্ পাক তাঁর দোয়াই গ্রহণ করেছেন।—আহ্যাবের এ যুদ্ধকেই কাফিরদের সর্বশেষ আক্রমণে পরিণত করেন। এরপর থেকেই মুসলমানদের বিজয়াভিযানের সূচনা হয়—প্রথমে থায়বার, অতপর মন্ধা মুকাররামাহ্ এবং এরপর অন্যান্য দেশ ও নয়র অধিকারভুক্ত হয়। এবং বন্ কুরায়খার ঘটনা বা পরবর্তী পর্বারে বণিত হয়েছে যে তাদেরকে বদী করে আনা হয়। এবং তাদের ব্যাপারে মীমাংসার ভার হয়রত মাভাষ (রা)-এর উপর নাভ হয়। তাঁর মীমাংসানুষায়ী এদের মুক্ক লেণীকে হত্যা করা হয় এবং নারী ও বালকদেরকে বদী করে রাখা হয়।

আহ্যাবের এই ঘটনাকালে সাহাবারে কিরাম ও রস্লুছাহ্ (সা) সারারাত পরিখা দেখাশোনা করতেন। কোন সময় বিশ্রামের জন্য ক্ষণিকের তরে শয়ন করলেও কোন দিক থেকে ক্ষণিতম হটুগোলের আভাস পেলেই অন্তস্ক্রিত হয়ে ময়দানে চলে আসতেন। উম্মুল মু'মিনীন হয়রত উম্মে সালমা (রা) ইরশাদ করেছেন য়ে, একই রাতে ক্রেক্বার এমন হত য়ে, তিনি ক্ষণিক বিশ্রামের জন্য তশরীক আনভেন এবং কোন শব্দ ভনে তৎক্ষণাৎ বাইরে চলে হেতেন। জাবার ফিরে এসে আয়ামের জন্য শ্রায় থানিকটা গা লাগাতেন, পুনরায় কোন শব্দ পেরেই বাইরে তশরীক নিতেন।

উপ্যুল মু'মিনীন হযরত উদ্নেম সালমা (রা) বলেন যে, আমি অনেক যুদ্ধ—
যথা খায়বারের যুদ্ধ, হোদায়বিয়া, মন্ধা বিজয়, হনায়নের যুদ্ধের সময় রস্লুছাহ (সা)-র
সংগে ছিলাম, কিন্তু তিনি অন্য কোন যুদ্ধে খপকের (পরিখার) যুদ্ধের ন্যায় এত পুঃখ

কল্টের সম্মুখীন হন নি। এ যুদ্ধে ঘুসলমানরা নানাভাবে ক্লভ-বিক্লভ হয়—-প্রচণ্ড শীতের কারণে ভীষণ যক্তপা পোহাতে হয়। তদুপরি খাওয়া-দাওয়ার দ্ব্যসামগ্রীও ছিল একিবারেই অপ্রাণ্ড।——( মাষ্চারী)

এই জিহাসে রস্বুলাহর চার ওরাক্ত্ নামায কাষা হয়ে যায় ঃ একদিন বিপক্ষ কাফিররা ছির করল যে, তারা একবার সকলে সমবেতভাবে আক্রমণ করে কোন প্রকারে পরিখা অতিক্রম করে সম্মুখে অগ্রসর হবে। এরাপ ছির করে মুসলমানদের উপর প্রচণ্ড ও নির্মম আক্রমণ চালায় এবং সর্বল্ল ব্যাপকভাবে তীর নিক্ষেপ করতে থাকে। এ নিয়ে রস্বুলাহ (সা) ও সাহাবায়ে কিরামকে সারাদিন এত বেশি ব্যম্ভ থাকতে হয় যে, নামায গড়ার পর্যন্ত সুখোগ পান নি। সুতরাং ইশার সময় চার ওমাক্ত নামায একই সাথে গড়লেন।

রসূলুরাহ (সা)-র দোরাঃ যখন দুঃখ-বরণা চূড়াত পর্বারে স্নেছি, তথন নবীজী সম্মিলিত কাফির বাহিনীর পরাজয় ও পশ্চাদপসরণ এবং মুসলমানদের বিজয়ের জন্য মসজিদে ফাত্বের ভিতরে সোম, মংগল ও বুধ—একাথারে এই তিনদিন বিরামহীনভাবে দোরা করতে থাকেন। তৃতীয় দিন যোহর ও জাসরের মাঝামাঝি সময়ে দোয়া কবূল হয়। রসূলুরাহ (সা) সহাস্য বদনে গুফুরচিতে সাহাবায়ে কিরামের নিকটে তশরীফ এনে বিজয়ের সুসংবাদ প্রদান করেন। সাহাবায়ে কিরাম বলেন য়ে, এর পর থেকে কোন মুসলমানের কোন প্রকারের কল্ট হয়ন।—( মাযহারী )

সাকল্য ও বিজ্যের মাধ্যম এবং সূত্রসমূহের বহিঃপ্রকাশের সূচনাঃ পাত্রুলান প্রের ছিল্ল শলুপক্ষের শক্তির জন্যতম প্রধান উৎস। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অসীম কুদরতে এ গোল্লভুক্ত 'নুরাইম বিন মাসুদ' নামক জনৈক ব্যক্তির অন্তর ঈমানের আলোকে উভাসিত করে দেন। তিনি হযুর (সা)-এর খিদমতে উপন্থিত হয়ে ইসলামে দীন্ধিত হওরার কথা প্রকাশ করেন এবং বলেন যে, এখনো আমার পোল্লের কেউ আমার ইসলাম প্রহণের কথা জানতে পারেনি—এখন আমাকে মেহেরবানী করে বলে দিন যে, আমি এ পর্যায়ে ইসলামের কি খিদমত করতে পারি। রস্লুলাফ্ (সা) বললেন যে, তুমি একা মানুষ—এখানে বিশেষ কিছু করতে সক্ষম হবে না। নিজ সম্পূদায়ে ফিরে গিয়ে তাদের ক্লান্সে অবস্থান করেই ইসলামের বার্থে যা সম্ভব হয় তাই কর। নুরাইম (রা) অতাত বিচক্ষণ ও প্রভাবান ব্যক্তি ছিলেন। মনে মনে এক পরিক্রনা প্রহণ করে অ-পোলীয়দের ক্লান্সে গিয়ে আলে বিবেচিত হয় তাই বলা ও করার অনুমতি চাইলেন। হযুর (সা) তাঁকে অনুমতি দিলেন।

বনু কুরায়যার সাথে নুরাইছের অজকার মৃগ থেকেই নিবিড় সন্দর্ক ছিল। তাদের নিকট গিয়ে তিনি বললেন—হে বনু কুরায়যা। তোমরা ভালভাবেই ভান ছে, আমি তোমাদের বহ পুরাতন বজু। তারা খীক্তি ভাগন করে বলল, আগনার বজুছ ও কল্যাগবোধী সন্দর্কে আমাদের বিন্দুমাছ সন্দেহ নেই। অভগন্ধ হয়রত নুয়াইম (রা) বন্ কুরায়যার নত্রদকে নিতাভ উপদেশপূর্ণ ও কল্যাণ ফামনার সুরো জিভেস করনেন

যে, তোমরা সবাই জান যে, মক্কার কুরায়শ হোক বা আমাদের গাতফান গোল্ল হোক বা অন্যান্য ইহুদী গোল্ল হোক—এদের কারো মাতৃজূমি বা দেশ এটা নয়। যদি তারা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যায় তবে তাদের কোন ক্ষতি নেই, কিন্ত তোমাদের ব্যাপারটা তাদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতক্ত, মদীনা তোমাদের মাতৃজূমি, তোমাদের পরিবার-পরিজন, ধনসম্পদ সবই এখানে। যদি তোমরা তাদের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ কর—পরিণামে যদি এরা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যায়, তবে তোমাদের কি গতি হবে? তোমরা মুসলমানদের সাথে মুকাবিলা করে টিকে থাকতে পারবে কি? তাই আমি তোমাদের হিতাকাঞ্জী হয়ে এ পরামর্শ দিক্ষি যে, যে পর্যন্ত এরা তাদের কিছুসংখ্যক বিশিল্ট নেতাকে তোমাদের নিকটে যিশ্মি হিসাবে না রাখে ততক্ষণ পর্যন্ত খুদ্ধে অংশগ্রহণ করো না—যাতে তারা তোমাদেরকে মুসলমানদের মুখোমুখি ঠেলে দিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম না হয়। তাঁর এ পরামর্শ বনু কুরায়যার বেশ মনঃপূত হলো এবং যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে তারা বলল যে, আপনি উত্তম পরামর্শ দিয়েছেন।

অতপর নুয়াইম (রা) কুরায়ল দলগতিদের নিকটে যান এবং তাদের বলেন যে, আপনারা জানেন যে, আমি আপনাদের আন্তরিক বন্ধু এবং মুহাম্মদ (সা)-এর সংগে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি একটা সংবাদ পেলাম—আপনাদের একান্ত সূহাদ বলে এ সম্পর্কে আপনাদেরকে অবহিত করা আমার বিশেষ কর্তব্য। অবশাই আপনারা আমার নাম প্রকাশ করতে পারবেন না। সংবাদটি এই যে, বনু কুরায়যা আপনাদের সাথে চুজিবদ্ধ হওয়ার পর এরাপ সিদ্ধান্তের জন্য তারা অনুতম্ত এবং তারা মুহাম্মদ (সা)-কে এ সম্পর্কে এই বলে অবহিত করে দিয়েছে যে, আপনারা কি আমাদের এশর্তে সম্মতি প্রদান করতে পারেন যে, আমরা কুরায়শ ও পাতফান গোল্লের কৃতিপয় নেতাকে এনে আপনাদের হাতে তুলে দেব আপনারা তাদেরকে হত্যা করবেন, অতপর আমরা আপনাদের সাথে একন্তিত হয়ে এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হব। মুহাম্মদ (সা) তাদের এ প্রস্তাব প্রহণ করেছেন। এখন বনু কুরায়যা যিম্মি হিসাবে আপনাদের কিছু সংখ্যক নেতাকে তাদের নিকটে সমর্পণ করার জন্য দাবি পেশ করতে যাছে। এখন আপনাদের ব্যাপার—নিজেরা ভালভাবে ভেবেচিন্তে দেখুন।

অতপর নুয়াইম (রা) নিজের গোল্ল বনূ গাতফানের নিকট গেলেন এবং তাদের-কেও এ সংবাদই শোনালেন। এর সাথে সাথেই আবৃ সুফিয়ান কুরায়শদের পক্ষ থেকে ইকরামা বিন আবৃ জেহেলকে এবং বনূ গাতফানের পক্ষ থেকে ওয়ার্কা বিন্ গাত-ফানকৈ এ কাজের জন্য নিযুক্ত করলো যে, তারা বনূ কোরায়যার নিকট গিয়ে একথা বলবে যে, আমাদের যুদ্ধাপকরণ নিঃশেষ হওয়ার পথে এবং আমাদের লোক অবিরাম যুদ্ধের কারণে ক্লান্ড ও নিক্রুৎসাহিত হয়ে পড়ছে—আমরা চুক্তি অনুসারে আপনাদের সাহায্য ও যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য প্রতীক্ষারত। উত্তরে বনূ কোরায়যা বলল, যে পর্যন্ত তোমাদের উভয় গোল্লের কিছু সংখ্যক নেতাকে যিশিম হিসাবে আমাদের হাতে সমর্পণ না করা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবো না। ইকরামা ও ওয়ার্কা এ সংবাদ আবৃ সুফিয়ানের নিকট পৌছালে পর গাতফান ও কুরায়শ নেত্রক পূর্ণভাবে

বিশ্বাস করলো যে, নুয়াইম বিন মাসুদ (রা)-এর প্রদন্ত সংবাদ সম্পূর্ণ ঠিক। তারা বন্ কুরায়যার নিকট সংবাদ পাঠিয়ে দিল যে, আমাদের কোন লোক আপনাদের হাতে সমর্পণ করা যাবে না। এখন মনে চাইলে আপনারা আমাদের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করুন আর না চাইলে না করুন। এ অবস্থা দেখে হযরত নুয়াইম প্রদন্ত সংবাদের উপর বন্ কুরায়যার বিশ্বাস আরো দৃঢ় ও ঘনীভূত হল। এরাপভাবে আলাহ্ বলু পক্ষের এক ব্যক্তির মাধ্যমে তাদের পরস্পরের মধ্যে বিভেদ ও ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি করে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন ও দুর্বল করে দেন।

তদুপরি তাদের উপর আকাশ থেকে এই বিপদ ও বিপর্যয় নেমে এলো যে, এক প্রচণ্ড বারু তাদের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে তাদের তাঁবুগুলো ভুলুভিত করে দিল—
চুলোর হাঁড়ি-পাতিল পর্যন্ত উড়িয়ে নিয়ে পেল। তাদেরকে মূলোৎপাটিত ও ছিয়ডিয় করার জন্য এগুলো তো ছিল আলাহ্ পাকের বাহ্যিক মাধ্যম ও উপকরণ। তদুপরি অভ্যান্তরীপভাবে তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চারের জন্য আলাহ্ পাক তদীয় ফেরেশতান্মগুলীকে প্রেরপ করেন। উল্লিখিত আয়াতসমূহে আলাহ্ পাকের এই উভয়বিধ সাহায্যের বর্ণনা এরাপতাবে দেওয়া হয়েছে ঃ

অর্থাৎ অতপর আমি তাদের উপর দিয়ে প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহিত করে দেই এবং এমন এক সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে দেই, যা তোমাদের দৃশ্টিগোচর ছিল্ না। এর ফলে তাদের প্রচে গালিয়ে যাওয়া ব্যতীত জন্য কোন পথ ছিল্ না।

্র্যরত হ্যারকা (রা)-র শনু সৈন্যের মাঝে গমন ও ববর নিয়ে আসার ঘটনা ঃ অপর দিকে রস্লুলাহ্ (সা)-র নিকট হযরত নুয়াইম (রা) অনুসৃত ভূমিকা ও কার্য বিবরণ এবং শলু বাহিনীর মাঝে বিভেদ সৃণ্টিজনিত ঘটনাবলীর সংবাদ পৌছুলে পর তিনি নিজেদের কোন লোক পাঠিয়ে শঙ্কুপক্ষের অবস্থা ও তাদের গতিবিধি সম্পর্কে স্ট্রিক তথ্য সংগ্রহের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। কিন্ত শন্তুদের উদ্দেশে প্রেরিত সেই প্রচন্ত হিম বায়ুর প্রভাব সমগ্র মদীনার উপর ছড়িয়ে পড়েছিল। মুসলমানগণও এই ঠাণ্ডায় কাতর হয়ে পড়েন। রান্নিকাল সাহাবায়ে ক্রিরাম সারাদিনের কঠোর পরিভ্রম ও শরুর মুকাবিলার ফলে ক্লান্ত ও অবসন্ন শরীরে প্রচণ্ড শীতের দরুন জড়সড় হয়ে বসে আছেন। সমবেত জনমণ্ডলীকে সম্বোধন করে রসূলুলাহ্ (সা) বললেন যে, শরুপচ্চের মধ্য থেকে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কেউ যাওয়ার জন্য প্রস্তুত আছে কি, যার বিনিময়ে আল্লাহ্ পাক তাকে জালাত প্রদান করবেন, উৎসর্গিত প্রাণ সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর সমাবেশ—কিন্ত অবস্থা এমন অপারক করে রেমেছিল যে, কেউ দাঁড়াতে সাহস পাক্ছিলেন না। রসূলুলাহ্ (সা) নামাযে আন্ধনিয়োগ করলেন। কিছুক্ষণ নামারে বিশ্ত থাকার পর আবার জনমণ্ডলীকে সমোধন করে বললেন ঃ শলু সৈন্যদের মধ্য থেকে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করার জন্য দাঁড়াতে পারে এমন কেউ আছে কি ?—প্রজিদানে আল্লাফ্ পাক তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন; এবার

গোটা সমাবেশ সম্পূর্ণ নিজ্ঞ। কেউ দাঁড়ানেন না। ছবুর (সা) আবার নামাঘে দাঁড়ানেন, থানিকটা পরে তৃতীয়বারও একই রকম সহোধন করলেন, যে এ কাজ করবে সে আমার সাথে বেহেশতে অবহান করবে। কিন্তু সমবেত জনমগুলী সারাদিনের প্রাথভকর পরিত্রম, উপরের প্রচণ্ড শীত এবং করেক বেলা থেকে অভুক্ত থাকার দক্ষন এমন কাতর ও অবসম্ব হরে পড়েছিলেন যে, কেউ সাহসে ভর করে দাঁড়াতে পার-ছিলেন না।

হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত হোষায়কা বিন ইয়ামান (রা) বলেন ঃ অতপর রসূলুলাহ (সা) জামার নাম ধরে বললেন যে, তুমি ষাও। আমার অবঁছাও অন্য সকলের মতই ছিল। কিন্তু নাম ধরে আদেশ করার দক্ষন তা পালন করা বাতীত কোন উপায় ছিল না।—আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। কিন্তু প্রচণ্ড শীতে আমার শরীর থরথর করে কাঁপছিল। তিনি তাঁর হাত আমার মাথা ও মুখমওলে বুজিয়ে বললেন—শঙ্কু সেনাদের মাঝে গিয়ে কেখল সংবাদটা নিয়ে আমাকে দেখে এবং আমার নিকট ছিয়ে আসার আসে অন্য কোন কাভ করতে পারবে না। অতপর তিনি আমার নিরাপভার জন্য দোরা করলেন। আমি তীর–ধনুক তুলে নিয়ে সমর সজ্জায় সজ্জিত হয়ে শঙ্কু শিবির অভিমুখে রওয়ানা করলাম।

এখান থেকে রওয়ানার পর এক বিস্ময়কর ঘটনা দেখতে পেলাম। তাঁবুভে এবস্থানকালে শরীরে যে কম্পন ছিল, তা বন্ধ হয়ে গেল। আর আমি এমনভাবে চলতে ছিলাম যেন কোন গরম গোসলখানার ভেতরে আছি। এভাবে আমি শন্ত্র সেনাদের আবে পৌছে গেলাম ৮ দেখতে পেলাম যে, বড়ে ভাদের তাঁবু উৎপাটিত হয়ে পেছে—-ধাঁড়িপাতির উপ্টে পড়ে আছে। আব্ সুফিয়ান আগুনের পাশে বসে তাপ নিচ্ছির। তাকে এরূপ অবস্থায় দেখে আহি ভীর-ধনুক প্রস্তুত করতে উদ্যত হলাম। এমন স্ময় হযুরের সে আদেশ সমরণ পড়ল যে, ওখান থেকে ফিরে আসার আগে অন্য কোন কাজ করবে না। আবু সুফিয়ান একেবারে আমার নাগালের মধ্যে ছিল। কিন্ত হযুরের ফরমানের পরিপ্রেক্ষিতে তীর ধনুক থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেল্লাম। আবু স্ফিয়ান অবস্থা বেগতিক দেখে ফিরে যাওয়ার মর্মে ঘোষণা দিতে চাচ্ছিল। কিন্ত এ সম্পর্কে রিভিন্ন ভরের দারিছশীল ব্যক্তিবর্গের সাথে পরামর্শের প্লয়োজন ছিল। নিথর নিভঞ্ গভীর অন্ধবারাত্ম রান্ত্রিত তাদের মাঝে কোন ওপত্তর অবস্থান করে তাদের সিজাত জেনে নিতে পারে এমন আশংকাও ছিল। তাই আবু সুফিয়ান এরাপ হ'লিয়ারি প্রদান করলেন যে, কথাবার্তা আরম্ভ করার পূর্বে উপস্থিত জনম্ওলীর প্রভ্যেকে যেন নিজের সম্মুখবর্তী লোককে চিনে নেয়—যাতে বহিরাগত কোন লোক আমাদের পরামর্শ ভনতে না পায়।

্থ্যরত হোরারকা (রা) বলেন ঃ এখন আমি প্রমাদ ওণতে লাগালাম যে, যদি আমার সম্মুখনতী লোক আমার পরিচর জিভেস করে তবে হয়ত আমি ধরা পড়ে বাব। তাই তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণতা ও সাহসিকতার সাথে নিজে অপ্রণী হয়ে নিজের সম্পৃত্য ব্যক্তির হাতের উপর হাত রেখে জিভেস করলেন যে, তুমি কে? সে বলল, আশ্বর্ধ । তুমি আমাকে চিনতে পাচ্ছ না, আমি অমুকের ছেলে অমুক—সে হাওলাবিম গোরের লোকছিল। আলাহ্ পাক এভাবে হ্যরত হোষারকা (রা)-কে পলুর হাতে বলী হওয়া থেকে রক্ষা করলেন।

আবু সুক্ষিয়ান যখন এ সম্পর্কে স্থির নিশ্চিত হলেন যে, সমাবেশ তাদের নিজম্ব লোকদেরই—অপর কেউ নেই, তখন তিনি উদ্বেগজনক অবস্থাবলী, বনু কোরায়যার বিশ্বাসঘাতকতা ও যুদ্ধ সামগ্রী নিঃশেষ হয়ে যাওয়া সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী বিবৃত করে বললেন যে, আমার মতে এখন আমাদের সকলের ফিরে যাওয়া উচিত। আমিও ফিরে চল্ছি। একথা বলার সাথে সাথেই সৈন্যদের মাঝে পালাও পালাও রব পড়ে গেল এবং স্বাই ফিরে চল্লো।

হর্মত হোষায়কা (রা) বলেন যে, আমি যখন এখানংথেকে কিরে রওয়ানা কর-লাম, তখন এমন মনে হছিল যেন আমার আশেপাশেই কোন পরম গোসলখানা আমাকে ঠাণ্ডা থেকে বাঁচিয়ে রাখছে। কিরে গিয়ে হযুর (সা)-কে নামায়রত দেখতে গৈলাম। সালাম কেরানোর পর আমি তাঁর নিকট সমন্ত ঘটনা বর্ণনা করার পর তিনি আনন্দে হেসে কেললেন। এমনকি রাতের আঁখারেও তাঁর দাঁতভালা চমকে উঠছিল। অতপর রস্লুলাই (সা) আমাকে তাঁর পায়ের দিকে ছান করে দিয়ে তাঁর গায়ে জড়ানো চাদরের একাংশ আমার গায়ের উপর জড়িয়ে দিলেন। আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। যখন ভারে হয়ে গেল তথান তিনি আমাকে এই বলে সভাগ করলেন— তাঁ বি

ভাগামীতে ভাফিরদের মনোবল ভেংগে যাওরার সুসংবাদ ঃ বুধারী লরীকে হ্যরত সুলারমান বিন সারদ (রা) থেকে বণিত আছে যে, আহ্যাব ফিরে যাওরার পর রস্গুরাহ (সা) ফরমান ঃ الأن نغز و قا بغز و ننا نحن نسير المادان الم

প্রশিধনিযোগ্য বিষয় ঃ হযরত হোবারকা (রা)-সংশ্লিস্ট এ ঘটনা মুসলিম দ্রীফে বণিত আছে। ঘটনাটি বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রদ।—নানাবিধ উপদেশবলী এবং রস্কুরাহ্ (সা)-র বেশ কিছুসংখ্যক মু'জিয়া এর অন্তর্ভু জ রয়েছে। চিন্তাশীল সুধীবর্গ নিজেই তা জুনুধাবন করে নিতে পারবেন—বিস্তারিতভাবে লেখার প্রয়োজন নেই।

বনূ কুরারবার বুজ ঃ রসূলুরাত্ (সা) এবং সাহাবারে কিরাম মদীনার সৌহার পর পরই হঠাৎ করে জিবরাটল (আ) হ্বরত দাতৃইয়ারে কাল্মীর আকৃতি ধারণ করে তশরীফ আনেন এবং বলেন যে, যদিও আগনারা অসত্রত্ত খুলে রেখে দিয়েছেন—ছেরেলতাগণ কিন্ত তাদের অন্ত সংবরণ করেন নি। আদ্রাহ্ পাক আপনাদেরকে বনী কোরারখার উপর আক্রমণ করতে হকুম করেছেন এবং আমি আপনাদের আগে আগে সেখানে যাছি।

রসূলুরাহ্ তার এ নির্দেশ মদীনাবাসীদের মাঝে প্রচার করে দেওয়ার জন্য জনৈক সাহাবী (রা)-কে প্রেরণ করেন যে قريفاق শু يصلين ا حد ن العمر الا في بغي تريفاق অর্থাৎ কোরায়যা গোরে না গোঁছে তোমাদের কেউ যেন আসরের নামায না পড়ে।

সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম তৎক্ষণাৎ বিতীয় জিহাদের জন্য প্রস্তুত হয়ে বনূ কোরায়্যা অভিমুখে রওয়ানা করেন। রাভায় আসরের সময় হলে পর কিছু সংখ্যক সাহাবায়ে কিরাম নবীজীর বাহ্যিক নির্দেশ মুতাবিক আসরের নামায় আদায় করলেন না বরং নির্দিশ্ট ছল বনু কোরয়েয়া পর্যন্ত পৌছে আদায় করলেন। আরার কতক সাহাবী এরাপ মনে করলেন যে, হযুর (সা)-এর উদ্দেশ্য আসরের সময় থাকতে থাকতে বনু কোরয়েয়া পোঁছে যাওয়া। সুতরাং আমরা যদি পথে নামায় আদায় করে আসরের সময় থাকতে থাকতে বনু কোরয়েয়া পোঁছে যাওয়া। সুতরাং আমরা যদি পথে নামায় আদায় করে আসরের সময় থাকতে থাকতেই সেখানে পোঁছে য়াই তবে হযুরের হকুম জমান্য করা হবে না। তাই ভারা আসরের নামায় স্থাসময়ে পথিমধাই ভাদায় করে নিলেন।

পরশার বিরোধী মত পোষণকারীর কোন পক্ষই দোষী নয় বলে কেউই ভর্ৎ সনা পাওয়ার যোগ্য নন ঃ রস্লুলাত্ (সা) সাহাবায়ে কিরামের এই বিপরীতমুখী কার্যক্রম প্রহণ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর কোন পক্ষকেও ভর্ৎ সনা করেন নি । উভয় পক্ষই সঠিক পছী বলে সাব্যন্ত করেন । তাই বিশিক্ট উলামায়ে কিরাম এই মূলনীতি বের করেছেন যে, যাঁরা প্রকৃত মুজতাহিদ এবং খাঁদের ইজভিহাদের সত্যিকার যোগাতা রয়েছে তাঁদের বিপরীতমুখী মতামতের কোনটাই ছাভ ও অপকৃত্ট বলে মন্তব্য করা চলে না । উভয় পক্ষই নিজ নিজ ইজভিহাদানুযায়ী কাজ করলেও সওয়াবের অধিকারী হবেন ।

বন্ কুরায়বার উদ্দেশ্যে জিহাদের জন্য বের হওয়ার কালে রস্লুলাহ্ (সা) পতাকা হযরত আলী (রা)-কে প্রদান করেন। বন্ কুরায়যা রস্লুলাহ্ (সা) ও সাহা-বায়ে কিরামের আগমন সংবাদ পেয়ে সুরক্ষিত দুর্গে আশ্রয় নেয়। মুসলিম বাহিনী এ দুর্গ অবরোধ করেন।

কুরায়ধা গোরপতি কাবের বজুতাঃ কুরায়ধা গোরপতি কাবি—যে নবীজীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে আহ্যাবের সাথে চুজিবন্ধ হয়েছিল—সেই পরিপ্রেক্ষিতে গোরের সম্পুরি অবস্থার নাজুকতা বর্ণনার পর্তিন প্রকারের কার্যক্রম পেশ করেঃ

(১) তোমরা সকলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে রস্লুলাহ্ (সা)-র অনুসারী হয়ে যাও। কেননা আমি শপথ করে বলতে পারি যে, তিনি (সা) সত্য নবী—যা তোমরাও জান এবং ভোমাদের ধর্মীয় গ্রন্থ উওরাতেও সে সম্পর্কে ডবিষ্যদাণী রয়েছে, ভোমরা নিজেরাও ভা পাঠ করেছ। যদি ভোমরা এমন কর তবে ইহজগতে নিজেদের ধন-প্রাণ ও সভান-সভতিদেরকে রক্ষা করতে পারবে এবং ভোমাদের পরকারও ওভ ও শান্তিময় হবে।

- (২) অথবা তোমরা নিজেদের পুদ্র-পরিজন ও স্ত্রীগণকে নিজ হাতে হত্যা করে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করার পর নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দাও।
- (৩) তৃতীয় পথ এই যে, শনিবার মুসলমানদের উপর অতকিতভাকে আঁক্রমণ কর। কেননা মুসলমানপণ জানে যে, আমাদের ধর্মে শনিবার যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ। তাই তারা সে দিন আমাদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিত থাকবে। আমরা অতকিতভাবে আক্রমণ করলে জয় লাভের সমূহ সভাবমা রয়েছে।

গোরপতি কা'বের এ বজ্তার পর গোরের সমস্ত লোক জবাবে বলল যে,
প্রথম প্রস্তাব—অর্থাৎ মুসলমান হয়ে যাওরার কথা করনাও করা যায় না। কেননা
জামরা তওরাত হেড়ে দিয়ে জন্য কোন প্রছের উপর বিশ্বাস ছাপন করতে পারি না।
এখন রইল দিতীয় প্রস্তাব, নারী ও শিস্তরা কি অপরাধ করেছে যে জামরা তাদেরকৈ
হত্যা করব। অবশিষ্ট তৃতীয় প্রস্তাব সম্পর্কে কথা হল—ইহা স্বয়ং তওরাতের হকুম
ও জামাদের ধর্ম-বিশ্বাসের পরিপন্থী। তাই এটাও জামরা করতে পারি না।

অতপর সকলে এ ব্যাপারে একমত হল যে, রসূলুদ্ধাহ্ (সা)-র সামনে অন্ধ ছেড়ে দিয়ে তিনি যা করেন তাতেই রাষী থাকব। আনসারদের মধ্যে ষাঁরা আউস গোরভুক্ত ছিলেন—তাঁরা প্রাচীন কাল থেকেই বনু কোরায়যার সাথে একটা মৈন্ত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ ছিলেন। তাই আউস গোরভুক্ত সাহাবায়ে কিরাম হযুর (সা)-এর বিদমতে আর্য় করলেন যে, তাদেরকে আমাদের দায়িত্বে ছেড়ে দিন। রসূলুদ্ধাহ্ (সা) ইরশাদ করলেন যে, তোমাদের ব্যাপার তোমাদেরই এক নেতার উপর নাস্ত করতে চাচ্ছি। তোমরা এতে রাষী আছ কি-না? তারা এতে রাষী হয়ে গেলে পর নবীজী বললেন যে, তোমাদের সে নেতা সাংআদ বিন মুয়ায—এর মীমাংসার ভার আমি তাঁর উপর নাস্ত করছি। এ প্রস্তাবে সবাই সম্মতি জানালো।

খদকের যুদ্ধে হ্যরত সা'আদ বিন মুয়াষ (রা) বিশেষভাবে কত-বিক্ষত হন। তাঁর সেবা-যদের জন্য রস্লুলাহ্ (সা) মসজিদে নববীর গণ্ডীতেই তাঁবু টানিয়ে দেন। রস্লুলাহ্ (সা)-র নির্দেশ মুতাবিক বনু কোরায়যাজুক্ত কয়েদীদের মীমাংসার ভার হ্যরত সা'আদ বিন মুয়ায়ের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়। তিনি এদের মধ্যে যায়া মুবক যোদ্ধা রয়েছে, তাদেরকে হত্যা করে দেওয়ার এবং নারী, শিশু ও বৃদ্ধদেরকৈ যুদ্ধবদ্দীর মর্যাদা দেওয়ার রায় প্রদান করেন। ফলে এ সিদ্ধান্তই কার্যকর করা হয়। এ রায় দেওয়ার অব্যবহিত পরেই হ্য়য়ত সা'আদ (য়া)-এর ক্ষত থেকে য়ক্ত প্রবাহিত হতে লাগল এবং এর ফলেই তিনি পরলোক গমন করেন। আলাহ্ পাক তাঁর তিনটি লোয়াই কর্দ্ধ করেছেন। প্রথমত আগামীতে কুলালশ আর যেন রস্লুল্লাহ্ (সা)-র উপর আল্লমণ

করতে সাহস না পায়। দ্বিতীয়ত বন্ কুরায়যা নিজেদের বিশ্বাসঘাতকতার শান্তি যেন পেয়ে যায়-য়া জাল্লাহ্ পাক তাঁর মাধ্যমেই বাস্তবায়িত করেন। তৃতীয়ত তিনি শহীদের মৃত্যু বরণ করেন।

যাদেরকে হত্যা করা সাব্যস্ত হলো তাদের মধ্যে কেউ কেউ মুসলমান হরে যাওরার তাদেরকে মুক্তি দেওরা হলো। প্রসিদ্ধ সাহাবী আতিয়া কুরামী (রা)-ও এঁদের অন্যতম। হযরত মুবায়ের বিন বাতাও এঁদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হযরত সাবেত বিন কারেস (রা) আঁ হ্যরত (সা)-এর নিকট দরখান্ত করে এদেরকে মুক্তির ব্যবস্থা করেন। এর কারণ এই যে, অন্ধকার মুগে যুবায়ের বিন বাতা তার প্রক্তি এক কিশেষ অনুপ্রহ প্রদর্শন করেছিল। তা এই যে, অন্ধকার মুগে বুয়াসের যুদ্ধে হযরত সাবেত বিন কারেস (রা) যুবায়ের বিন বাতার হাতে বন্দী হন। মুম্বায়ের তাঁয়েক হত্যা না করে তার মাধার চুল কেটে মুক্ত করে দের।

জনুপ্তহের প্রতিদান এবং জাতীর মর্যাদাবোধের দৃটি জানা ও বিসমরকর উদাহরণঃ হয়রত সাবেত বিন কারেস মুবায়ের বিন বাভার মুজির নির্দেশ লাভ করে
তার নিকট দিয়ে বল্পলন যে, তুমি বুয়াসের যুদ্ধে আমার প্রতি যে অনুগ্রহ প্রদর্শন
করেছিলে তারই প্রতিদান হিসাবে তোমার এই মুজির ব্যবহারই করে থাকে। ফ্রারের
বলন যে, সম্ভাজ্জন অপর সম্ভাজ্জনের প্রতি এরাপ ব্যবহারই করে থাকে। কিন্ত
একথা বল দেখি যে, যে বাজির পরিবার-পরিজন বেঁচে থাকবে না, তার বেঁচে থাকার
সার্থকতা কি? একথা গুনে হ্যরত সাবেত বিন্ কারেস হয়ুর (সা)-এর জিদমতে সিয়ে
তার পরিবার-পরিজনকেও মুজ করে দেবার আবেদন করলেন। তিনিও তা প্রহণ
করলেন। যুবায়ের আরো এক ধাপ অপ্রসর হয়ে বলল যে, পরিবার-পরিজন বিশিল্ট কোন
মানুষ তার ধনসম্পদ ব্যতীত কিভাবে বেঁচে থাকতে পারে। সাবেত বিন্ কায়েস
পুনরায় হ্যরত নবী করীম (সা)-এর জিদমতে উপস্থিত হয়ে তার ধনসম্পদও ফেরত
দেওয়ার আবেদন করলেন। এটাই ছিল একজন মু'মিনের শালীনতা ও কৃতভাবোধের
উদাহরণ—হয়রত সাবেত বিন্ কায়েস (রা) তা প্রদর্শন করেছিলেন।

অতপর যখন যুবায়ের বিন্ বাতা স্বীয় পরিবার-পরিজন ও ধনসম্পদ ক্ষেরত প্রাণিত সম্পর্কে নিশ্চিত হল তখন সে হয়রত সাবেত বিন্ কায়েস (রা)-এর নিকট ইহদী সম্প্রদায়ের বিভিন্ন নেভূর্ম্পের পরিণতি সম্পর্কে জিভাসারাদ করে বলল যে, চীনা দর্পণের ন্যায় উজ্জ্ব ও সাদা মুখমওল বিশিষ্ট ইবনে আবিল্ল হুকায়েক, কোরায়যা গোয়পতি কা'ব বিন কুরায়যা ও আমর বিন কুরায়যার অবস্থা কি? উত্তরে বললেন যে, তাদের স্বাইকে হত্যা করে দেওয়া হয়েছে। অতপর আরো দুটি দল সম্পর্কে জিভেস করায় তাদেরকেও হত্যা করে কেলা হুয়েছে বলে সংবাদ দেওয়া হলো।

একথা তানে যুবারের বিন্ পাড়া হয়রত সাবেত বিন্ কায়েস (রা)-কে বলল যে, আপনি আমার অনুগ্রহের প্রতিদান পূর্ণভাবে আদায় করেছেন এবং নিজ দায়িত্ব পুরো-পুরিষ্ট পালন করেছেন। কিন্তু এসব লোকদের অন্তর্ধানের পর আমি আমার বিষয়াবর জমাজমি আবাদ করব না। আমাকেও হত্যা করে তাদেরই দলভুক্ত করে দেন। হমরত সাবেত (রা) তাকে হত্যা করতে অমীকৃতি ভাগন করলেন। অবশ্য তার পীড়াপীড়িতে অগর এক মুসলমান তাকে হত্যা করে ফেলে।—( কুরতুবী )

এটাই ছিল জনৈক কাফিরের জাতীয় অনুভূতি ও আস্মর্যাদারোধ—য়ে সকল কিছু ফিরে পাওয়ার পরও নিজের, সঙ্গীহারা অবস্থায় বেঁচে থাকা পছল করস্ত্র না। একজন সৃ'মিন ও একজন কাফিরের এরপ কর্মকাণ্ড এক ঐতিহাসিক স্থারক রূপে বিদ্যমান থাকবে।

বন্ কুরায়যার বিরুদ্ধে এ বিজয় গঞ্ম হিজরীতে যিলকদ মাসের শেষে ও যিলহন্ত মাসের প্রথম তাগে অনুষ্ঠিত হয়।—(কুরতুবী)

প্রণিধানষোগ্য বিষয় ঃ আহ্যাব ( সম্মিলিত বাহিনী ) ও বনূ কুরায়্যার যুদ্ধদারক একানে থানিকটা বিভারিতভাবে বর্ণনা করার এক কারণ এই যে, স্বয়ং কোরআনেও এর সবিভার বর্ণনা দুক্রক ব্যাপী ছান দখল করে আছে। দিতীয় কারণ এর মধ্যে মানব জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কেও নানাবিধ উপদেশমালা, রস্লুল্লাহ্ (সা)—র সুস্পর্ট মুক্তিযাসহ আরো বহ শিক্ষাপ্রদ বিষয় রয়েছে। যেগুলোকে এ কাহিনীর মধ্য দিয়ে বিভিন্ন শিরোনামায় বর্ণনা করা হয়েছে। এ সম্পূর্ণ ঘটনা অবহিত হওয়ায় পর উল্লিখিত আয়াতসমূহের ব্যাখ্যার জন্য তফ্সীরের সার-সংক্ষেপ দেখে নেওয়াই যথেত্ট—অভিরিক্ত বিজ্ঞেশ নিল্পায়াজন। অবশ্য কয়েকটি কথা প্রণিধানযোগ্য।

- (১) এই যুদ্ধে মুসলমানদের কঠিন বিগদ ও দুঃখ-কণ্টে গতিত হওয়ার কথা বর্ণনা করে এ দুর্যোগপূর্ণ বিষে মুসলমানদের এক অবছা এরাপভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যেঃ ভার্টা অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক সম্পর্কে তোমরা বিভিন্ন ধারণা গোষণ করছিলে। এসব ধারণা দারা সেসব ইচ্ছা বহির্ভূত ধারণাসমূহকেই বোঝানো হয়েছে— যেগুলো সক্ষটকালে মানব মনে উদয় হয়— যেমন মৃত্যু আসল্ল ও অনিবার্ব, বাঁচার আর কোন উপায় নেই ইত্যাদি। এরাপ ইচ্ছাবহির্ভূত ধারণা ও কলনাসমূহ পরিপক্ক ঈমান বা পরিপূর্ণ নির্ভরশীলতার পরিপন্থী নয়। অবশ্য এওলো চরম দুবিপাক ও কঠিন বিপদের পরিচায়ক ও সাক্ষ্যবাহক। কেননা পর্বতবং অনভ্ ও দৃচ্পদ সাহাবায়ে কিরামের অভরেও এ ধরনের দুবলতা সৃতিট হয়েছে।
- (২) মুনাফিকদের অবহা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তারা প্রকাশ্যভাবে আলাহ্ ও তাঁর রস্লের অদীকারসমূহকে ভাওতা ও প্রতারণা বলে আখ্যায়িত করতে লাকর ঃ

ا ذُ يَقُولُ الْمُنَا نِقُونَ وَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَمَدُّ نَا اللهُ اللهُ اللهُ

১১০

ত্তি প্রথাৎ এদের মাঝে একদল নবীজীর নিকট এই বলে ফিরে যাওয়ার অনুমতি চাইতে লাগল যে, আমাদের বাড়ি অরক্ষিত অবছায় রয়েছে।) কোরআন করীম এদের ছল-চাত্রীর স্বরূপ উদঘাটন করে দিয়েছে যে, এসব কিছু মিথাা
—আসলে এরা যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে যেতে চায়, - তি কিছু মিথাা
পরবর্তী কয়েক আয়াতে এদের কু-কীতি ও অপকুস্টতা এবং মুসলমানদের সাথে এদের শহুতা, অতপর এদের করুণ ও মর্মন্তদ পরিপতির বর্ণনা রয়েছে।

উল্লিখিত আয়াতসমূহের সর্বশেষ তিন আয়াতে বন্ কুরারযার ঘটনা বির্ভ হয়েছে। দিন্দি কিতাব সম্মিলিত শলু বাহিনীর সহযোগিতা করেছে আলাহ্ পাক তাদের অন্তরে রসূলুলাহ্ (সা) ও সাহাবায়ে কিরামের প্রতি ভীতি সঞ্চার করে তাদেরকে তাদের সুরক্ষিত দুর্গ থেকে নীচে নামিয়ে দেন এবং তাদের ধনসম্পদ ও ঘরবাড়ি মুসলমানগণের অভুক্ত করে দেন।

সর্বশেষ আয়াতে মুসলমানদের অদূর ভবিষাতে জয়য়য়য়র সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে যে, এখন থেকে কাফিরদের অগ্রাভিযানের অবসান এবং মুসলমানদের বিজয় যুগের সূচনা হলো আর এমন সব ভূখণ্ড তাদের অধিকারভুক্ত হবে যেওলোর উপর কখনো তাদের পদচারণা পর্যন্ত হয়িন, যার বাস্তবায়ন সাহাবায়ে কিরামের যুগে বিশ্বমানব প্রত্যক্ষ করেছে। পারস্য ও রোমান সামাজ্যের এক বিশাল ও সুবিস্তীর্ণ অঞ্চল তাঁদের অধিকারভুক্ত হয় । আয়াহ্ পাক যা চান তাই করেন।

زُوَاحِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدُنَ الْحَيْوِةُ الدُّنْيَا نَ اللَّهُ وَ رُسُولُهُ وَ الدَّارُ الْآخِرُةُ فَأَرَّبُ هَالْعَدَابُ ضِعْفَانِي ۗ وَكَانَ ذَٰ لِكَعَ بُنْ وَأَغْتُدُنَا لَهَا رِنْ قُنَا كُونِينًا ۞ يُنِينَاءَ النَّبِي لَسْتُنَّ كَأَحَدِ وِإِنِ اتَّقَيْثُنُّ فَلَا تَخْضُعُنَّ بِالْقُولِ فَيُطْبُعُ ا ﴾ مَرَضٌ وَقُلُنَ قُوْلًا مَّعُرُوفًا ﴿ وَقُرُنَ فِي الْبُيُوتِ قِمْنَ الصَّالُوةُ وَالِّينِي الزُّكُوةُ وَ

## وَرَسُولَهُ النَّمَا يُرِيْدُ اللهُ لِيُنْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطِهِّرُكُمُ تَظِهِبُرًّا ﴿ وَاذْكُرُنَ مَا يُتَلَى فِي بُيُوْتِكُنَّ مِنَ اللَّهِ اللهِ وَالْحِكْمُنَةِ اللهُ كَانَ لَطِيْفًا خَيِبُرًّا ﴿

(২৮) হে নবী। আপনার পদ্মীগণকে বলুন, ভোমরা যদি পার্ধিব জীবন ও তার বিলাসিতা কামনা কর, তবে আস, আমি তোমাদের ভোগের ব্যবস্থা করে দেই এবং উত্তম পদ্ধার তোমাদেরকে বিদার দেই। (২৯) পক্ষান্তরে যদি আলাহ, তাঁর রস্ল ও পরকাল কামনা কর, তবে তোমাদের সংকর্মপরায়ণদের জন্য আলাহ্ মহা পুরকার প্রস্তুত করে রেখেছেন। (৩০) হে নবী-পদ্মীগণ,! তোমাদের মধ্যে কেউ প্রকাশ্যে জন্মীন কাল করলে তাকে বিশুপ শান্তি দেয়া হবে। এটা আলাহ্র জন্যে সহল। (৩১) তোমাদের মধ্যে যে কেউ ভালাহ ও তাঁর রস্লের অনুগত হবে এবং সংকর্ম করবে, আমি তাকে দু'বার পুরক্ষার দেব এবং তাঁর জন্য আমি সম্মানজনক রিষিক প্রস্তুত রেখেছি। (৩২) হে নবী-পদ্মীগুণ়। তোমরা জন্য নারীদের মত নও; খদি তোমরা আলাহ্কে ভয় কর, তবে পরপুরুষের সাথে কোমল ও আকর্ষণীয় ভলিতে কথা বলো না, ফলে সেই ব্যক্তি, কুবাসনা করে, যার অভরে ব্যাধি রয়েছে। তোমরা সমত কথা-বার্তা বলবে। (৩৩) তোমরা গৃহাভাতরে অবস্থান করবে-সূর্যতাযুগের অনুরূপ নিজে-দেরকে প্রদর্শন করবে না, নামাঘ কাল্লেম করবে, ঘাকাত প্রদান করবে এবং আলাহ্ ও তীর রস্লের আনুগত্য করবে। হে নবী-পরিবারের সদস্যবর্গ! আলাহ্ কেবল চান ভোমাদের খেকে অপবিষ্কৃতা দূর করতে এবং ভোমাদেরকে পূর্ণরূপে পূত-পবিষ্ক রাষতে। (৩৪) আলাহ্ব আয়াত ও ভানগর্ভ কথা, বা ভোনাদের গুহে পঠিত হয় ভোমরা সেওলো সমরণ করবে। নিশ্চর ভারাই স্কাদশী, সর্ববিষয়ে খবর রাখেন।

## **एक्जीरतम् जात्-जराक्षण**

হে নবী (সা)। আপনি আপনার পদ্মীগণকৈ (রা) বলে দিন—(তোমাদের সামনে দুটো ভগভট কথা পেশ করা হছে—সে কথা দুটো এই ষে,) যদি তোমরা পাথিব জীবনের (সুখ-ছাছেন্দা) এবং তার জৌলুস ও চাকচিক্য কামনা কর তবে আস (অর্থাৎ ভ্রুত্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হও) আমি তোমাদেরকে কিছু (পাথিব) ধনসম্পদ্ম প্রদান করব (অথবা এর অর্থ সেই যুগল বন্ধ যা তালাকপ্রাণ্ডা পদ্মীকে তালাকের পর প্রদান করা মুন্তাহাব বা এর অর্থ রৌর ইন্ড পালনকালীন খোরপোষ উভরই এর অভ্তুতি ) এবং (সে সম্পদ্ম প্রদান করে) তোমাদেরকে অত্যন্ত শালীন্তার সাথে বিদায় করব (অর্থাৎ সুন্ত অনুসারে তালাক দিয়ে দেব, যাভে যেখানে চাও গিয়ে পাথিব সম্পদ্ম লাভ করতে গার) আর যদি তোমরা আল্লাহ্কে প্রতে চাও এবং ( এখানে

আল্লাহ্কে পেতে চাওয়ার অর্থ ) তাঁর রসূল (সা)-কে ( চাও অর্থাৎ বর্তমান দীন-হীন দারিদ্রা পীড়িত অবস্থা বরণ করে রসূল (সা)-এরই পরিপরসূত্রে আবদ্ধ ধাকতে চাও ) এবং পরকালের ( সুউচ্চ মর্যাদাসমূহ ) লাভ করতে চাও ( যা নবীজীর সাথে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ থাকার পরিপ্রেক্ষিতে নাভ করা যাবে ) তবে (এটা তোমাদের সদাচার ও সংঘ্রভাবের পরিচায়ক। এবং) তোমাদের সংঘ্রভাব বিশিল্ট পুণ্যবতীগণের জন্য আলাহ্ পাক ( পরকালে ) বিশেষ প্রতিদান ও পারিভোষিক প্রন্তুত করে রেখেছেন। ( जर्थार अहा अ अछिमान या नवी-शङ्गीशाशत जना निमिन्हे या जनामा नात्रीशाशत প্রতিদান হতে উন্নততর এবং নবীজীর সাথে দাম্পতাসূত্রে আবদ্ধ না থাকলে তা থেকে বঞ্চিত হৰে। যদিও সাধারণ দলীলাদি দারা একথা প্রমাণিত হয় যে, এমতাবস্থাতেও সমান ও সংকর্মসমূহের প্রতিফল লাভ করবে। এ পর্যন্ত তো ইচ্ছা প্রদর্শন সংগ্রিস্ট বিষয়, যে ক্ষেত্রে রস্লুলাহ্ (সা) ভাঁর পুণ্যবভী দ্বীগণকে এ স্বাধীনতা প্রদান করেছেন যে বর্তমান অবস্থার উপর তুল্ট থেকে তাঁর সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ থাকাকেই পছন্দ করে নিক অথবা ভালাক গ্রহণ করুক। পরবর্তী পর্যায়ে আল্লাহ্ তা'আলা দান্দতাসূত্রে আবদ্ধ থাকার পরিপ্রেক্ষিতে যেস্ব নির্দেশ অবশ্য পালনীয় সেওলো বর্ণনা করেছেন ৷ ইরশাদ হচ্ছেঃ ) হে নবী-পদ্মীগর্ণ! ভোমাদের মধ্য হতে যে জরীল আচরণ প্রদর্শন করবে [ অর্থাৎ এমন আচরণ হন্দারা নবীজী (সা) অভিচ উদ্বেগাকুল হয়ে উঠেন। তবে] ভাদেরকে ( এ কারণে পরকালে ) দিওণ শান্তি প্রদান করা হবে। ( অর্থাৎ অন্যান্য নারীগণ স্বামীর সাথে মন্দ আচরণের ফলে যে পরিমাণ শাস্তি ভোগ করতো তার দিওণ শান্তি ভোগ করবে ) এবং একথা আল্লাহ্ পাকের পক্ষে ( একেবারে) সহজ ( এমনটি নয় যে, দুনিয়ার শাসকবর্গের ন্যায় পর্যায়ক্রমে শাভি বৃদ্ধি করার পথে কারো পদমর্যাদা প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে।) আর তোমাদের মাঝে যারা আলাহ্ পাক ও তাঁর রসূলের অনুসরণ করবে ( অর্থাৎ যে সব কাজ আল্লাহ্ পাক অবশ্য করণীয় করে দিয়েছেন তা পালন করবেও স্বয়ং রসূলুলাহ্ (সা) স্বামী হওয়ার পরিপ্রেক্সিডে তাদের উপর যে অতিরিক্ত কর্তব্য ও দায়িত্ব আরোপিত হয় তা পালন করে ) এবং ( অবশ্য করণীয় কর্মসমূহের বাইরে যে ) সংকাজসমূহ (রয়েছে, তা ) করবে তবে আমি তার সওয়াবও বিশুণ করে দেব এবং আমি তাদের জন্য ( এই প্রতিশুন্ত ষিশুণ প্রতিদান ছাড়াও ) এক (বিশেষ ) উত্তম খাব্যর ( যা নবী-পদ্মীগণের জন্য নিদিস্ট থাকবে এবং যা কর্মফলের অতিরিক্ত হবে ) প্রস্তুত করে রেখেছি। ( আনুগতোর দক্রন বিঙ্গ পুরস্কার ও প্রতিফল এবং আনুগতাহীনতার জন্য তদুপ বিঙ্গ শান্তির কারণ নবীজীর সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ থাকার সৌভাগ্য লাভ —যে কথা

يْنِسَاءَ النَّبِيِّ الْجَ আরাত ভারা প্রকাশ পাছে। কেননা বিশিন্ট ব্যক্তিবর্গের বুটি-বিচ্যুতি সাধারণ লোকের বুটির চাইতে অধিক আগত্তিকর ও শাভিযোগ্য

বলে বিবেচিত হয়। অনুরাগভাবে তাদের আনুগত্যও সাধারণ লোকের আনুগতোর চাইতে অধিক প্রশংসনীর ও অধিক পুরকার লাভের যোগ্য। সূতরাং পুরকার ও তির্ভার, শান্তি ও শান্তি উভয় ক্ষেত্রে তারা সাধারণ লোকের চাইতে বিশিষ্ট মর্যাদা ও স্বাতদ্ধের দাবীদার। আর বিশেষ করে প্রসংগত একথাও বলা চলে, উদ্মাহাতুল মু'মিনীনের (মু'মিনকুলের মহীয়সী মাত্বর্গ) খিদমত ও আনুগত্য প্রদর্শন নবীজী (সা)-র অন্তরতৃন্টি ও শান্তি বৃদ্ধির বিশেষ সহারক হবে। সূতরাং তাঁর (সা) তৃন্তি ও তুম্প্টি সাধন অধিক প্রতিদান ও পুরক্ষার লাভের কারণ হবে। অপরপক্ষে এর বিপরীত দিকটাও অনুরূপই মনে করতে হবে। এ পর্যন্ত পুণাবতী স্ত্রী (রা)-গণের প্রতি তাঁর (সা) অধিকার সম্পর্কিত বিষয়ের বর্ণনা ছিল। পরবর্তী পর্যায়ে অধিক ওরুত্ব আরো-পের উদ্দেশ্যে সাধারণ হকুমাবলী সম্পকিত সম্বোধন তা এই যে ) হে নবী-পদ্মীগণ! (তোমরা নিছক এ কারণে যেন গর্বস্ফীত ও উল্লসিত না হও যে, তোমরা নবীর অর্থানিনী—সুতরাং সাধারণ দ্রীকুলের চাইতে বিশিষ্ট মর্যাদা ও স্বাতত্ত্যের অধিকারী এবং এ সম্পর্ক ও মর্যাদাই ভোমাদের জন্য যথেল্ট । ভাই এরাপ ধারণা যেন পোষণ না কর। একথা ঠিক ষে) ভোমরা অপরাপর সাধারণ জীলোকদের ন্যায় নও ( নিঃ-সন্দেহে তাদের চাইতে ভোমরা বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী। কিন্ত তা ওধু এমনিতেই নর। বরং এর সাথে একটি শর্ভও জড়িত রয়েছে। তা এই যে) যদি ভোমরা তাক-ওয়া অবলঘন কর ( তবে তো তোমরা এ সম্পর্কের পরিপ্রেক্কিতে প্রকৃতপক্ষেই অন্যা-নাদের চাইতে অধিক মর্যাদার অধিকারিণী হবে ও প্রেচড় লাভ করবে। এমনকি দিওণ সওয়াৰ অৰ্জন করবে। পক্ষান্তরে যদি এ শর্ত প্রতিফলিত না হয় তবে এ শর্তই বিশুণ শান্তির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। যখন তাকওয়াহীন আখীয়তার সম্পর্ক সম্পূর্ণ মূলাহীন) তথন ( ভোমাদের পক্ষে সাধারণভাবে শরীয়তের যাবতীয় আহকায় এবং বিশেষভাবে পরবর্তী আয়াতসমূহ বণিত আহকামের অনুসরণ একাড় বাস্থ্নীয়। আর সেসব আহকাম এই যে,) তোমরা (গায়রে মুহরম পুরুষের সাথে) কথা-বার্তা বলতে গিয়ে (ষখন তা বলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়) কোমলতার আশ্রয় প্রহণ করো না। (এর অর্থ এটা নয় যে ইচ্ছাকৃতভাবে কোমলতার আলম নিও না; কেননা এটা যে গহিত তা একেবারে সুস্পত্ট। নবীজী (সা)-র গুদ্ধচারিণী স্তীগণের পক্ষে এরূপ হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব । বরং অর্থ এই যে, ষেমন করে নারীগণের বভাবগত ভংগী কোমল ও বিনমুভাবে কথা-বার্তা বলা, তোমরা এরাপ ভংগী ও নীতির অনু-সরণ করো না) কেননা (এর ফলে) এমন সব লোকের মনে (ড্রান্ড) ধারণার উদ্রেক করতে থাকে—যাদের অভঃকরণ কলুষতাপূর্ণ এবং অসৎ, বরং এক্ষেত্রে কৃষ্টিমভাবে এই স্বাভাবিক ভংগী পরিবর্তন করে কথাবার্তা বল এবং নীতি পবিষ্ণতা মোয়াফেক কথা-বার্তা বল (অর্থাৎ এমন ভংগীতে যা হবে অপেক্ষাকৃত কর্কশ যা সতীত্ব রক্ষায় সহায়ক—এবং ইহা অসদাচরণ রূপে পণ্য নয়। অসদাচরণ ওটাই ষাতে অন্তর ব্যথিত হয়। অন্নীল কামনা ও ঘৃণা লালসা প্রতিহত করাকে কল্ট দেওয়া বলাহয়না। এতে তোকেবল কথা বলা সম্পর্কে হকুম করা হয়েছে।) এবং ( পর--বর্তী পর্যায়ে পর্দা সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে আর উভয়ের মধ্যে সাধারণ বিষয় হল---

সতীত্ব ও ওদ্ধাচারিতা। অর্থাৎ) তোমরা নিজ বাড়ীর মধ্যেই অবস্থান করতে থাক ( অर्थाए--- क्वल मानीन পোमाक मित्रधान कदारे भर्मात जना यथण्डे मान करता नाः বরং পর্দা এরূপভাবে কর, যাতে শরীর বা পোশাক-পরিচ্ছদ কোনটাই দৃশ্টিগোচর না হয়। ষেমন পর্দার যে পদ্ধতি অধুনা ও সন্তান্ত পরিবারসমূহে প্রচলিত আছে যে, স্ত্রীল্লোকগণ বাড়ী থেকেই বের হয় না। ত্রবশ্য প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে বাইরে বের হওয়ার কথা অন্য দলীল বারা প্রমাণিত।) এবং (পরবর্তী পর্যায়ে এ হকুমেরই তাকীদের জন্য ইরশাদ হয়েছে যে, ) প্রাচীন বর্বর যুগের রীতি মাঞ্চিক ঘোরাক্ষেরা করোনা (সে সময় পর্দার প্রচলন ছিল না---ছোক না তা অক্লীঙ্গতা বিৰজিত। প্রাচীন বর্বর যুগের **ধারা ইসলাম পূর্ববর্তী বর্বর যুগকে বোঝানো হয়েছে।** এর মুকাবিলায় পরবর্তী এক বর্বরতাও আছে—তা হলো আহকামে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের পরও তার উপর আমল না করা। সুতরাং ইসলাম-পরবতীকালীন বর্বরতা উত্তরকালীন বর্বরতা বলে গণ্য হবে। তাই উপমাহ্নলে পূর্বকালীন বর্বরতা বিশেষভাবে উল্লেখের কারণ সুস্পত্ট। এর মর্মার্থ এই যে, উত্তরকালীন বর্বরতা চালু করে পূর্ববতী বর্বরতার অনুসরণ করো না—যেওলোর মূলোৎপাটিত করার জন্য ইসলামের আবির্ভাব। এ পর্যন্ত ছিল সতীত ও গুডাচারিতা বিষয়ক আহকাম।) আর (সামনে শরীয়তের অন্যান্য আহকাম সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে যে, ) তোমরা নামায় প্রতিষ্ঠা করবে এবং যাকাত আদায় করবে ( যদি তোমরা নিসাবের অধিকারী হও। কেননা উভয়টাই ইসলামের বিশিষ্ট রুকন। তাই এ দু'টোকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে ) এবং ( তোমাদের ভাত অন্যান্য যেসর হকুম রয়েছে সেসব ক্ষেত্রে ) আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রসূলের কথা মেনে চল। ( আর আমি যে তোমাদের উপর এসব আহকাম পালন ও অনুসরণে দায়িত্ব আরোপ করেছি তা তোমাদের কল্যাণ ও মঙ্গলার্থেই। কেননা ) আল্লাহ্ পাকের (শরীয়তানুষায়ী এসব নির্দেশ প্রদানের) উদ্দেশ্য (হে পয়গছরের) গরিবার-পরিজন তোমাদের থেকে ( পাপ-পঙ্কিলতা ও অবাধ্যতার ) আবিলতা দূরে সরিয়ে রাখা এবং তোমাদেরকে (বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ, আমল-আকীদা ও চরিত্রগতভাবে সম্পূর্ণ ) পূত-পবিত্র রখি (কেননা বিরুদ্ধাচরণ পবিছতা অর্জনের পরিপছী এবং আবিলতা ও প্রিক্রতার কারণ, এ থেকে বেঁচে থাকা আহ্কাম সম্পকিত ভানের মাধ্যমেই সম্ভব ) এবং ( যেহেভু এসব আহ্কামের উপর আমল করা ওয়াজিব এবং আমল-আহকাম সম্পকিত ভান আর তা সমরণ রাধার উপর নির্ভশীল সুতরাং ) তোমরা আলাহ্ পাকের এসব আয়াতসমূহ ( অর্থাৎ কোরআন ) এবং ( আহ্কাম সম্পক্তিত ) যে ইলমের চর্চা তোমাদের গৃহে রয়েছে তা সমরণ ( হাদয়লম) করবে ( এবং এটাও মনে রাখবে যে, ) নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ পাক অত্যন্ত সূত্মদৰ্শী ও গোপন তব্বভানের অধিকারী (সুতরাং অভরের গোপন কার্যক্রম সম্পর্কেও পুরোপুরি অবহিত এবং ) সম্পূর্ণ ভাত ( সুতরাং বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ প্রকাশ্য ও গোপন যাবতীয় আদেশসমূহ পালন ও নিষেধাবলীয় প্রতি যথাযথ ওক্তছ আরোপ করা ওয়াজিব )।

## আনুষ্টিক ভাতব্য বিষয়

এই সূরার উদ্দেশ্যাষ্ট্রনীর মধ্যে জন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য সেসব বস্তু ও কার্ষাষ্ট্রনী পরিহার করার প্রতি তাকীদ প্রদান, যেওলো রস্কুলুরাহ্ (সা)—র কল্ট ও মর্মবেদনার কারণ হতে পারে। এভডির তাঁর (সা) জানুগভ্য ও সন্তল্টি বিধান সম্পক্তি নির্দেশা—বলীও রয়েছে। উপরে বলিভ পরিষার যুদ্ধের বিভারিত ঘটনার মধ্যে রস্কুলুরাহ্ (সা)—র প্রতি কাঞ্চির ও মুনাফিকদের অসহনীয় দুঃছ—কল্ট প্রদান পরিণামে নির্বাতনকারী কাঞ্চির ও মুনাফিকদের চরম লান্ছনা ও অবমাননা এবং প্রত্যেক ক্ষেরে মুসলমানদের অতুলনীয় বিজয় ও সাফল্যের বিবরণ ছিল। সংগে সংগে সেসব নির্চাবান মু'মিনসপের প্রশংসা এবং পরকালে তাঁদের উচ্চ মর্যাদারও বর্ণনা ছিল, যারা রস্কুলুরাহ্ (সা)—র আদেশ—ইলিতে নিজেদের সর্বন্ধ—কোরবান করে দিয়েছিলেন।

উপরোদ্ধিত আয়াতসমূহে নবীজী (সা)-র পুণাবতী স্থীগণের প্রতি বিশেষ নির্দেশ রয়েছে যেন তাঁদের কোন কথা ও কাজের দারা হয়ুরে পাকের (সা) প্রতি কোন দুঃশ্বরূপা না পৌছে; সেদিকে যেন তাঁরা যথায়থ গুরুত্ব আরোপ করেন। আর তা তখনই হতে পারে, যখন তাঁরা আলাহ্ পাক ও তাঁর রসূল (সা)-এর প্রতি পূর্ণভাবে অনুস্ত থাকবেন। এ প্রসঙ্গে পুণাবতী পদ্মীগণকে (রা) সম্বোধন করে করেকটি নির্দেশ রয়েছে।

গুরুর আয়াতসমূহে তাঁদেরকে যে তালাক গ্রহণের অধিকার প্রদানের কথা বর্ণনা করা হয়েছে, এ সম্পর্কিত পুণাবতী স্ত্রীগণ (রা) কর্তৃক সংঘটিত এক বা একাধিক এমন ঘটনা রয়েছে, যা নবীজীর মজির পরিপন্থী ছিল, যম্মারা রস্লুলাহ্ (সা) অনিচ্ছা-কৃতভাবেই দুঃখ গান।

এসব ঘটনার মধ্যে একটি ঘটনা যা সহীহ্ মুসলিম প্রভৃতি হাদীসপ্রছে হযরত জাবের (রা)-এর রেওয়ায়েতে বিভারিতভাবে বণিত হয়েছে, বলা হয়েছে, একদা পূণাবতী ত্রীগণ (রা) সমবেতভাবে রসূলুয়াহ্ (সা)-র ছিদমতে তাঁদের জীবিকা ও অন্যান্য খরচাদির পরিমাণ বৃদ্ধির দাবি পেশ করেন। বিশিল্ট মুক্ষাস্সির আবৃ হাইয়ান এর বিভারিত ব্যাখ্যা তক্ষসীরে বাহরে-মুহীতে এরপভাবে প্রদান করেন যে, আহ্যাব যুদ্ধের পর বনু নযীর ও বনু কোরায়্যার বিজয় এবং গনীমতের মাল বন্টনের ফলে সাধারণ মুসলমানগণের মধ্যে খানিকটা স্বাচ্ছন্দা ফিরে আসে। এ পরিপ্রেক্ষিতে পূণ্যবতী ত্রীগণ (রা) ভাবলেন যে, আঁ হযরত (সা)-ও হয়ত এসব গনীমতের মাল থেকে নিজ্য অংশ রেখে দিয়েছেন। তাই তাঁরা সমবেতভাবে আরম করলেন—ইয়া রস্লায়াহ্ (সা)! পারস্য ও রোমের সাম্রাজীগণ নানাবিধ গহনাগর ও বহু মূল্যবান পোশাক পরিক্ষদ ব্যবহার করে থাকে, এবং তাদের সেবা-যম্বের জন্য অগণিত দাস-দাসী রয়েছে। আমাদের দারিদ্র্য পীড়িত জীর্গ-শীর্ণ করুণ অবস্থা তো আপনি স্বয়ংই দেখতে পাচ্ছেন। তাই মেহেরবানী পূর্বক আমাদের জীবিকা ও অন্যান্য খরচাদির পরিমাণ খানিকটা বৃদ্ধির ক্ষথা বিবেচনা করুন।

রসূলুয়াত্ (সা) পুণাবতী স্থীগণের (রা) পক্ষ থেকে দুনিয়াদার ভোগ বিলাসী রাজ-রাজড়াদের পরিবেশে বিদ্যমান জৌলুস ও সুযোগ-সুবিধা প্রদানের দাবিতে উপস্থাপিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ কারণে বিশেষভাবে মর্মাহত হন যে, তাঁরা নবীগৃহের প্রকৃত মর্যাদা অনুধাবন করতে সক্ষম হন নি। এর ফলে নবীজী (সা) যে দুঃখিত হবেন তা তাঁরা ধারণা করতে পারেন নি। সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে প্রাচুর্য ও সম্পদ বৃদ্ধি দেখে তাঁদের মাঝে খানিকটা প্রাচুর্যের অভিলাবের উদ্রেক করেছিল। ভাষ্যকার আবৃ হাইয়ান বলেন যে, আহ্যাবের মুদ্ধের পর এ ঘটনা বর্ণনা করার ধারা একথাই সম্থিত হয় যে, নবী-পদ্মীগণের (রা) এ দাবীই ছিল তাঁদেরকে তালাক প্রহণের অধিকার প্রদানের কারণ।

কোন কোন রেওয়ায়েত অনুসারে পরবর্তী সূরায়ে তাত্রীমে সবিস্তার বণিত হয়রত য়য়নব (রা)-এর গৃহে মধু পানের কারণে স্ত্রীগণের (রা) পারস্পরিক আত্মমর্যাদা-বোধের পরিপ্রেক্ষিতে উভূত পরিস্থিতিই তালাকের অধিকার প্রদানের কারণ। এক্ষণে যদি উভয় ঘটনা কাছাকাছি সময়েই সংঘটিত হয়ে থাকে, তবে উভয়ই কারণরপে বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু অধিকার প্রদান সংক্রিন্ট আয়াতে ব্যবহাত শব্দাবলী দ্বারা একথারই সমর্থন অধিক মিলে য়ে, পুণ্যবতী স্ত্রীগণের পক্ষ থেকে কোন প্রকারের আথিক দাবিই এর কারণ ছিল। কেননা আয়াতে ইরশাদ হয়েছে য়েঃ

खर्थार यि राधिव تُرِدُنَ الْحَيْوَةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا الاية खर्थार यि राज्य अधिव

এ আয়াতে সকল পূণ্যবর্তী স্ত্রীগণকে (রা) অধিকার প্রদান করা হয়েছে যে, তাঁরা নবীজী (সা)-র বর্তমান দারিদ্রা পীড়িত চরম আথিক সঙ্কটপূর্ণ অবস্থা বরণ করে হয় তাঁর (সা) সাথে দাম্পতা সম্পর্ক অক্ষুপ্প রেখে জীবন যাপন করবেন অথবা তালাকের মাধ্যমে তাঁর থেকে মুক্ত হয়ে যাবেন। প্রথমাবস্থায় অন্যান্য স্ত্রীলোকের তুলনায় পুরক্ষার এবং পরকালে স্বভত্ত ও সুউচ্চ মর্যাদাসমূহের অধিকারী হবেন। আর দিতীয় অবস্থায়, অর্থাৎ—তালাক গ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতেও তাঁদেরকে দুনিয়ায় অপরাপর লোকের ন্যায় বিশেষ জটিলতা ও অপ্রীতিকর অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে না; বরং সুমত মুতাবিক মুগল বন্ত প্রস্তুতি প্রদান করে সসম্মানে বিদায় দেওয়া হবে।

তিরমিয়া শরীকে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা) থেকে বণিত আছে যে, যখন অধিকার প্রদানের এ আয়াত নাধিল হয় তখন রসূলুরাহ্ (সা) আমার থেকে ইহা প্রকাশ ও প্রচারের সূচনা করেন। আর আয়াত তনানোর পূর্বে বলেন যে, আমি তোমাকে একটি কথা বলক উত্তরটা কিন্ত তাড়াহুড়া করে দেবে না। বরং তোমার পিতামাতার সাথে পরামর্শের পর উত্তর দেবে। হযরত আরেশা সিদ্দীকা (রা) বলেন, আমাকে আমার পিতামাতার সাথে পরামর্শ না করে মতামত প্রকাশ করা থেকে যে

বারণ করেছিলেন, তা ছিল আমার প্রতি তাঁর (সা) এক অপার অনুগ্রহ। কেননা তাঁর অটুট বিশ্বাস ছিল যে, আমার পিতামাতা কখখনো আমাকে রসূলুলাহ্ (সা)-র থেকে বিচ্ছেদ অবলম্বনের জন্য প্রামর্শ প্রদান করবেন না। এ আয়াত ওনার সংগে সংগেই আমি আর্ষ কর্লাম যে, এ ব্যাপারে আমার পিতামাতার প্রাম্শ গ্রহণের জন্য আমি যেতে পারি কি? আমি তো আল্লাহ্ পাক, তাঁর রসূল ও পরকালকে বরণ করে নিচ্ছি। আমার পরে জন্যান্য সকল পুণ্যবতী পদ্মীপণকে (রা) ঝোরআনে পাকের এ নির্দেশ শোনানো হলো। আমার ন্যায় সবাই একই মত ব্যক্ত করলেন। রস্লুলাহ্ (সা)-র সাথে দাম্পত্য সম্পর্কের মুকাবিলায় ইহলৌকিক প্রাচুর্য ও স্বাচ্ছন্দাকে কেউ গ্রহণ করলেন না ( তিরমিয়ী শরীফে এ হাদীস সহীহ্ ও হাসান বলে মভবা করা श्याष्ट् )।

ফারদা: তালাক গ্রহণের দু'টো পছতি রয়েছে—প্রথমটি এই যে, তালাকের অধিকার দ্রীর হাতে নাম্ভ করা, অর্থাৎ সে যদি চায় তালাকের মাধ্যমে নিজেকে মুক্ত করে নিতে পারে। দিতীয়টি এই যে, তালাকের অধিকার স্থামীর নিকটেই থাকবে। অবশ্য যদি স্ত্রী চায় তখন সে তালাক দেবে।

উল্লিখিত আয়াতে কোন কোন সুফাস্সির প্রথমটি এবং কোন কোন মুফাস্সির দিতীয়টি গ্রহণ করেছেন। হাকীমুল উভ্যাত হয়রত থানভী (র) বয়ানুল কোরআনে ফরমান যে, উদ্ধিখিত আয়াতে ব্যবহাত শব্দসমূহ অনুযায়ী প্রকৃত প্রস্তাবে উভয়টারই সম্ভাবনা রয়েছে। সুস্পতট আয়াত বা হাদীস দারা কোন একটা নিদিত্ট না হওয়া ্পর্যন্ত নিজের পক্ষ থেকে কোনটা নিদিল্ট করার প্রয়োজন নেই।

मान'बाला : এ बाराज थारक जाना शिल या, यि चामी-खीत मार्था मिलमिन স্থাপন সম্ভবপর না হয়, তবে স্থীকে এ অধিকার প্রদান করা মৃস্তাহাব যে, চাই সে স্বামীর বর্তমান অবস্থার উপর তুল্ট থেকে তার সাথে যথারীতি বসবাস করুক, অন্যথায় সুরাত মুতাবিক তালাক দিয়ে যুগল বস্তুত্বয় প্রদান করে তাকে সসম্মানে বিদায় দেওয়া হোক।

উল্লিখিত আয়াত দারা এ ব্যাপারটি কেবল মুম্বাহাব বলেই প্রমাণ করা যায়— ইহা ওয়াজিব হওয়ার কোন দলীল নেই। কোন কোন ফিকাহ্ শান্তবিদ্ এ আয়াত থেকেই ইহা ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ বের করেছেন। এ কারণেই কোন দরিদ্র ব্যক্তি যদি দ্রীর যাবতীয় ব্যয়ভার নির্বাহ করতে সক্ষম না হয় সেক্ষেত্রে আদালত তালাক দেওয়ার অধিকার স্ত্রীকেই প্রদান করে। এ মাস'আলার বিস্তারিত বিবরণ আরবী ভাষায় লিখিত আহ্কামুল কোরআনের পঞ্ম পরিচ্ছেদে এ আয়াতেরই প্রসংপক্রমে বর্ণনা করা হয়েছে।

পুণাবতী জীগণের (রা) একটি বৈশিতটাঃ ﴿ وَالْمُعْرِينَ مِنْ إِنَّ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ

بِفَا حِشَةٌ مُبِّينَةٌ يُفْعَفُ لَهَا الْعَذَا بُ ضَعَفَيْنِ وَكَانَ ذَا لِكَ عَلَى اللهِ يَسِيَّةً وَمَن يَعْنَن مِنْكُنَّ للهِ وَرَسُولِه وَتَعْمَلُ مَا لِحًا يَسِيَّةً وَان وَمَن يَعْنَن مِنْكُنَّ للهِ وَرَسُولِه وَتَعْمَلُ مَا لِحًا يَسِيَّةً وَان وَمَن يَعْنَن مِنْكُنَّ للهِ وَرَسُولِه وَتَعْمَلُ مَا لِحًا وَمِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাঁরা যদি ঘটনাক্রমে কোন পাপ কাজ করেন, তবে তাঁদেরকে অন্যান্য মহিলাগণের তুলনায় দিওণ শান্তি প্রদান করা হবে। অর্থাৎ, তাঁদের এক পাপ দু'টোর হুলাভিষিক্ত বলে গণ্য করা হবে। অনুরূপভাবে তাঁদের দারা কোন নেক কাজ সংঘটিত হলেও অন্যান্য দ্বীলোকের তুলনায় দিওণ সওয়াব লাভ করবেন, আর তাঁদের একটি নেক কাজ দু'টোর হুলাভিষিক্ত হবে।

একদিক দিয়ে আয়াত পুণাবতী স্ত্রীগণের ( الْ الْوَالِيُّ الْمُوالِيُّ الْمُوالِيُّ الْمُوالِيُّ الْمُوالِيِّةِ ) এ আমরের প্রতিদান যা তারা অধিকার প্রদানের আয়াত ( الْوَالْمُوالِيُّ ) নাষিল হওয়ার পর পাথিব ভোগ-বিলাস ও প্রাচুর্যের উপর নবীজী (সা)-ব সাথে দাম্পত্য সম্পর্ককে অগ্রাধিকার প্রদানের মাধ্যমে সম্পন্ন করেছেন। যার বিনিময়ে আয়াহ্ পাক তাঁদের একটি আমলকে দু'য়ের মানে উন্নত করেছেন। আর ওনাহ্র বেলায় বিওপ শান্তি লাভও তাঁদের স্বতম্ব মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতেই হয়েছে। কেননা একথা সম্পূর্ণ সুন্তিসংগত ও বান্তব ভিত্তিক যে, স্বাদের মান মর্যাদা যত উন্নত সে অনুপাতে তাদের নিলিশ্ততা ও অবাধ্যতার শান্তিও বৃদ্ধি পায়।

কারেলাঃ সাধারণ উত্মতের তুলনার পুণ্যবতী স্ত্রীগণ ( اُرُواْ جَ الْحُواْتِ )
তাঁদের কৃতকর্মের বিশুণ ফল লাভ করবেন—এ বৈশিতেটার পরিপ্রেক্ষিতে একথা
বোঝার না যে, উত্মতের কোন ব্যক্তি বা দল বিশেষ কোন বৈশিতেটার প্রিপ্রেক্ষিতে
বিশুণ পুরকার ও প্রতিদান লাভের অধিকারী হতে পারবে না। বস্তুত আফ্রে

কিতাবের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন তাঁদের সম্পর্কে কোরআনে পাকে ইরশাদ হরেছে হরেছেন তাঁদের সম্পর্কে কোরআনে পাকে ইরশাদ হরেছে হরেছে হরেছেন তাঁদেরকে দুবার প্রতিদান প্রদান করা হবে)।

রসূলুরাহ (সা) রোম সমাটের নামে যে চিঠি প্রেরণ করেন কোরআনের এই ইরশাদানুসারে তিনি (সা) তাতে রোমান সমাটকে জিখন যে يونك الله اجرائين (আরাহ্ পাক আপনার প্রতিফল দু'বার প্রদান করবেন)। যেসব আহ্লে কিতাব (কোরআন ব্যতীত অন্য কোন ঐশী গ্রন্থে বিশ্বাসী) ইসলাম গ্রহণ করবে তাদের দু'বার প্রতিফল লাভের কথা তো কোরআনে পাকে স্পত্টভাবে উল্লেখ আছে। অপর এক হাদীসেও তিন ব্যক্তি সম্পর্কে বিশ্বণ প্রতিফল লাভের কথা বণিত আছে, যা বিস্তারিতভাবে সূরা কাসাসে ( الموروع قصص অনুয়া কারাতের বর্ণনা করা হয়েছে।

আলিমের সংকাজের প্রতিষ্ণ এবং গাগের শান্তিও জন্যদের চাইতে জধিক ঃ
ইমাম আবু বকর জাস্সাস আহ্কামুল কোরআনে উল্লেখ করেছেন যে, আলাহ্ পাক
যে কারণে পুণ্যবতী জীগণের ( المرابع ا

ব্যবহাত হয়। এ শব্দটি সাধারণ পাগ-পদ্দিলতা অর্থেও কোরআনে পাকে বহু জায়গায়
ব্যবহাত হয়েছে। এ আয়াতে ১৯৯ ৬ শব্দ বিনা বা ব্যজিচার অর্থে ব্যবহাত হতে
পারে না। কেননা আল্লাহ পাক সমস্ত নবীর স্ত্রীকৃলকে এই জঘন্য দুটি থেকে মুক্ত
রেখেছেন। সমস্ত আঘিয়া (আ)-র স্ত্রীগণের মধ্যে কারো ঘারা এরাপ অপকর্ম
সংঘটিত হয়নি। হযরত লৃত ও নূহ (আ)-এর স্ত্রীগণ তাঁদের ধর্ম থেকে পরাল্ম ছল
—অব্ধব্যতা ও উদ্ধত্য প্রদর্শন করেছিল—যার শান্তিও তারা লাভ করেছিল। কিন্তু
তাদের কারো উপরই ব্যক্তিচারের অপবাদ ছিল না। আষওয়াজে মুতাহ্ হারাতের
থেকে কোন প্রকারের অপালীনতা ও অদ্লীলতার বহিপ্রকাশ তো সন্তবই ছিল না।
সুতরাং এ আয়াতে ১৯৯১ অর্থ সাধারণ পুনাহ্ বা রস্লুল্লাহ্ (সা)-কে দুঃখ-কন্ট

দেওয়া। এ জায়গায় ১৯৯০ ট শব্দের সাথে ব্যবহাত ১৯৯০ শব্দের দারা এ কথাই প্রমাণিত হয়। কেননা যিনা বা ব্যক্তিচার কখনো প্রকাশ্যভাবে সংঘটিত হয় না। বরং তা পর্দার আড়ালে গোপনে সংঘটিত হয়ে থাকে। সূতরাং ১৯৯০ ট এর অর্থ সাধারণ পাপ বা রস্লুলাহ্(সা)-কে দুঃখ-যত্ত্বণা দেয়া। বিশিল্ট মুক্ষাস্সিরগণের মধ্যে মোকাতেল বিন সোলায়মান এ আয়াতে কাহেশার (১৯৯০ ট) অর্থ রস্লুলাহ্ (সা)-র নাকরমানী বা তাঁর নিকট এমন দাবি পেশ করা, যা তাঁর (সা) পক্ষে পূরণ করা কঠিন বলে ব্যক্ত করেছেন।—(বায়হাকী)

কোরআনে করীমে শান্তি লাভ কেবল ( ঠাকু ক্রিক ) —ফাহেশারে মোবাইরেনার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু দ্বিত্তণ সওয়াব ও প্রক্রিকল লাভের জন্য কয়েকটি শর্ত আরোগ করা হয়েছে;

আর্থাৎ—আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রস্ল (সা)-এর অনুসরণ ও আনুগত্য শত এবং সৎকাজও শত। কেননা প্রতিফল ও সওয়াব তো কেবল তখনই লাভ করা যায়, যখন পরিপূর্ণ আনুগত্য ও অনুকরণ পাওয়া যায়। কিন্তু শান্তির জন্য কেবল একটি পাপই যথেল্ট।

পুণাৰতী স্ত্ৰীগণের প্রতি বিশেষ হিদায়ত ঃ তুর্ন তুর্নী হুন্নী হুন

ত্রীগণকে (রা) রস্লুরাহ্ (সা) সমীপে এমন সব দাবি পেশ করতে বারণ করা হয়েছে, তাঁর পক্ষে যা পূরণ করা কঠিন বা যা তাঁর মহান মর্যাদার পক্ষে অশোডনীয়। যখন তাঁরা তা মেনে নিয়েছেন, তখন সাধারণ নারীদের থেকে তাঁদের মর্যাদা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তাঁদের এক আমলকে দু'য়ের সমতুলা করে দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে তাঁদের কর্মের পরিগুদ্ধি এবং রস্লুরাহ্ (সা)-র সামিধ্য ও দাম্পত্য সম্পর্কের যোগ্য করে গড়ে তোলার জন্য কয়েকটি হিদায়ত প্রদান করা হয়েছে। এসব হিদায়ত যদিও পুণাবতী স্থীগণের (তিতি তি তি এখানে তাঁদেরকে (সা) বিশেষভাবে সম্বোধন করে তাঁদের দৃশ্টি এদিকে আকৃত্ট করা হয়েছে যে, এসব আমল ও আহ্কাম তো সমস্ক মুসলিম

নবীজী (সা)-র পূণ্যবতী দ্রীগণ বিশ্বের সমস্ত নারীকুলের চাইতে শ্রেচ কি? আয়াতের শব্দাবলী দ্বারা বাহ্যিকভাবে বোঝা যায় রস্লুলুলাই (সা)-র পূণ্যবতী দ্রীগণ বিশ্বের সমস্ত নারীকুলের চাইতে শ্রেচ। কিন্তু হযরত মরিয়ম (আ) সম্পর্কে কোর-আনের বাণী এই আলাহ্ পাক আপনাকে মনোনীত করেছেন, পবিদ্ধ ও কালিমামুজ করেছেন এবং বিশ্বের সমস্ত নারীকুলের উপর শ্রেচ্ছ প্রদান করেছেন। ) এ দ্বারা হযরত মরিয়ম (আ) সমস্ত নারীজাতির মধ্যে শ্রেচ বলে প্রমাণিত হন। তিরমিষী শরীফে হযরত আনাস (রা) থেকে বণিত আছে যে, রস্লুলুলাই (সা) ইরশাদ করেছেন—সমগ্র রমণীকুলের মধ্যে হযরত মরিয়ম, উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজাতুল কোবরা, হযরত ফাতেমা এবং ফিরাউন-পদ্মী হযরত আসিয়া (আ)-ই তোমাদের জন্য যথেত্ট। এ হাদীসে হযরত মরিয়মের সাথে আরো তিনজনকে নারী জাতির মধ্যে শ্রেচ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

এ আয়াতে আয়ওয়াজে মুতাহ্হারাতের যে দ্রেছত্ব ও উচ্চ মর্যাদার কথা বলা হয়েছে তা এক বিশেষ দিক বিবেচনায়—নবী-পত্নী হিসাবে। এদিক দিয়ে তাঁরা নিঃসন্দেহে সমস্ভ রমণীকুলের চাইতে দ্রেছ। কিন্তু এ বারা সকল দিক দিয়ে তাঁদের দ্রেছত্ব প্রমাণিত হয় না—য়া অনান্য কোরআনের আয়াত ও হাদীসের পরিপত্নী।—(মাষহারী)

পদ্মী হিসাবে যে শ্রেছছ প্রদান করেছেন, তারই ভিত্তিতে এ শর্ত, এর উদ্দেশ্য এ বিষয়ে সতর্ক করে দেওয়া ফেন তাঁরা নবীজী (সা)-র পদ্মী হওয়ার সম্পর্কের উপর ভরসা করে বসে না থাকেন। বস্তুত তাঁদের শ্রেছছের শর্ত হলো তাক্ওয়া এবং আহকামে ইলাহিয়ার অনুসরণ ও অনুকরণ।——( কুরতুবী ও মাযহারী)

এর পর আযওয়াজে মৃতাহহারাতের উদ্দেশ্যে কয়েকটি হিদায়ত রয়েছে।

রশ্বন হিদারতঃ নারীদের পর্দা সম্প্রকিত তাঁদের কণ্ঠ ও বাক্যালাপ নিয়ন্ত্রণ সংশ্লিত্ট ﴿ الْمَحْمُونَ بِالْكُولِ আর্থাৎ যদি পরপুরুষের সাথে পর্দার অন্তরাল থেকে কথা বলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় তবে বাক্যালাপের সময় কুল্লিমড়াবে নারী কঠের স্বভাবসুলভ কোমলতা ও নাজুকতা পরিহার করবে। অর্থাৎ এমন কোমলতা যা প্রোতার মনে অবান্ছিত কামনা সঞ্চার করে। যেমন এর পরে বির্ত হয়েছে অর্থাৎ—এরাপ কোমল কঠে বাক্যালাপ করো না যাতে ব্যাধিগ্রন্থ অন্তর্ম বিশিত্ট লোকের মনে কুলালসা ও আকর্ষণের উদ্রেক করে। ব্যাধি অর্থ নিফাক (কপটতা) বা এর শাখা বিশেষ। প্রকৃত মুনাফিকদের মনে এমন লালসার সঞ্চার হওয়া তো স্বাভাবিক। কিন্তু কোন লোক খাঁটি মুন্মন হওয়া সন্ত্বেও স্বাদি কোন হারামের প্রতি আকৃত্ট হয় তবে সে মুনাফিক নয় সত্য কিন্তু অবশাই দুর্বল সমান বিশিত্ট। এরাপ দুর্বল সমান যা হারামের দিকে আকৃত্ট করে প্রকৃত প্রস্তাবে তা কপটতারই (নিফাকের) শাখা বিশেষ। কপটতার লেশ বিমুক্ত খাঁটি সুমান বিশিত্ট লোক কোন হারামের প্রতি আকৃত্ট হতে পারে না।—( মাযহারী )

প্রথম হিদায়তের সারমর্ম এই যে, নারীদেরকে পরপুরুষ থেকে নিরাপদ দূরছে অবস্থান করে পর্দার এমন উন্নত স্তর অর্জন করা উচিত, যাতে কোন অপরিচিত দুর্বল ইমান বিশিল্ট লোকের অন্তরে কোন কামনা ও লালসার উদ্রেক তো করবেই না বরং তার নিকটেও যেন ঘেঁষতে না পারে। নারীদের পর্দার বিস্তারিত বিবরণ এই সূরারই পরবর্তী আয়াতসমূহের আলোচনা প্রসঙ্গে আলোচিত হবে। এখানে নবীজীর সহ-ধমিনীগণের বিশেষ হিদায়তসমূহের সহিত প্রাসংগিকভাবে যা এসেছে গুধু তারই ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। আয়াতে বর্ণিত বাক্যালাপ-সংশ্লিল্ট হিদায়তসমূহ প্রবণ করার পর উম্মাহাতুল মু'মিনীনগণের কেই যিদ পরপুরুষের সাথে কথা-বার্তা বলতেন, তবে মুখে হাত রেখে বলতেন—যাতে কন্ঠমর পরিবৃতিত হয়ে যায়। এজনাই হয়রত আমর ইবনুল আস (রা) কর্তু কর্বণিত এক হাদীসে রয়েছে ঃ তার্টি তারীন দেরকে নিজ নিজ স্থামীর অনুমতি ব্যতীত বাক্যালাপ করতে বিশেষভাবে বারণ করেছেন। —( তাবারানী-মাঞ্চারী )

মাস'জালাঃ এ আয়াত ও উল্লিখিত হাদীস থেকে এতটুকু প্রমাণিত হয়েছে যে, নারীদের কঠবর সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু এ ক্লেছেও সতর্কতামূলক নিয়ত্ত্বণ আরোপ করা হয়েছে, যা যাবতীয় ইবাদত ও আহকামে অনুসৃত হয়েছে। পরপুরুষ ওনতে পায়—নারীদেরকে এমন উচ্চবরে কথা-বার্তা বলতে বারণ করা হয়েছে। নামাযের সময় ইমাম কোন ভুল কয়েলে মুক্তাদিদের মৌখিকভাবে লুকয়া লেওয়ার হকুম রয়েছে। কিন্তু মেয়েদেরকে মৌখিক লুকমা দেওয়ার পরিবর্তে এ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, নিজের এক হাতের পিঠের উপর অপর হাত মেয়ে তালি বাজিয়ে ইমামকৈ অবহিত কয়বে—মুখে কিছু বলবে না।

बिতীয় হিদায়ত--পূর্ণ পর্দা করা সম্পক্তিত।

अर्थार लामता लामातत श्रह ولا تَبُرُجَنَ تَبُرُجَ الْجَاهِلِيَّةَ الْأُولَى অবস্থান কর এবং আহিলিয়াত যুগের নারীদের ন্যায় দেহ সৌচব ও সৌন্দর্য প্রদর্শন করে ঘোরাফেরা করো না। এখানে পূর্ববর্তী অন্ধযুগ বলে ইসলাম-পূর্ব অন্ধ যুগকে বোঝানো হয়েছে—যা বিশ্বের সর্বন্ধ বিস্তৃত ছিল। এ শব্দে এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, এরপর আবার অপর কোন অভতার প্রাদুর্ভাবও ঘটতে পারে, যৈ স্ময় এই প্রকার নির্নজ্জতা ও পর্দাহীনতাই বিস্তার লাভ করবে। সেটা সম্ভবত এ যুগের অভেতাই ষা অধুনা বিশ্বের সর্বন্ধ পরিদৃষ্ট হচ্ছে। এ আয়াতে পর্দা সম্পব্দিত আসল হকুম এই ষে, নারীগণ গৃহেই অবস্থান করবে ( অর্থাৎ শরস্কী প্রয়োজন ব্যতীত যেন বাইরে বের না হয় )। সাথে সাথে এ কথাও বলা হয়েছে যে, যেভাবে ইসলামপূর্ব অভ যুগের নারীরা প্রকাশ্যভাবে বেপর্দা চলাক্ষেরা করত—ভোমরা সেরকম চলাক্ষেরা করো না। ্রেট শব্দের মূল অর্থ-প্রকাশ ও প্রদর্শন করা। এখানে এর অর্থ পরপুরুষ স্মীপে बीस সৌन्पर्य क्षप्रनंत कता। यमन खना खाझाए त्रसाह ؛ غير منبر جا ت بزينة ( অর্থাৎ সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে )। নারীদের পর্দা সম্পক্তিত পূর্ণ আলোচনা ও বিস্তারিত আহকাম এ সূরারই পরবর্তী অধ্যায়ে বণিত <u>হবে । এখানে কেবল উল্লিখিত</u> আয়াতের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হচ্ছে। এ আয়াতে পর্দা সম্পকিত দু'টি বিষয় জানা গেছে। প্রথমত-প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহ্ পাকের নিকট নারীদের বাড়ি থেকে বের না হওয়াই কামা—পৃহকর্ম সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যেই তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে , এতেই তারা পুরোপুরি আন্ধনিয়োগ করবে। বন্তত শরীয়তকাম্য আসল পর্দা হল গৃহের অভ্যন্তরে অনুসূত পর্দা।

দিতীয়ত, একথা জানা গেছে যে, শরমী প্রয়োজনের তাকীদে যদি নারীকে বাড়ি থেকে বের হতে হয়, তবে যেন সৌদর্য ও দেহ সৌর্চব প্রদর্শন না করে বের হয় । বরং বোরকা বা গোটা শরীর আর্ভ করে ফেলে—এমন চাদর ব্যবহার করে বের হবে । যেমন সামনে সূরা আহ্যাবেরই عَلَيْكُ مِنْ مُلْكُونَ مُنْ مُلْكُونَ مِنْ مُلْكُونَ مِنْ مُلْكُونَ مُلْكُونَ مِنْ مُلْكُونَ مُنْ مُنْ مُنْكُونَ مُلْكُونَ مُعْلَى مُلْكُونَ مُلْكُونَا مُعْلَقِيْكُ مُلْكُونَ مُنْ مُنْكُونَ مُنْ مُنْكُونَ مُنْكُونَا مُعْلَقَالًا مُعْلَقَالًا مُعْمَالًا مُعْلَقَا مُنْ مُنْكُلُونِ مُعْلَقِيقًا مُعْلَقَالًا مُعْلَقَا مُعْلَقَا مُعْلَقِيقًا مُعْلَعَالًا مُعْلَقًا مُعْلَقًا مُعْلَقًا مُعْلَقًا مُعْلِقًا مُعْلَقًا مُعْلَقًا مُعْلِقًا مُعْلِقًا مُعْلَقًا مُعْلِقًا مُعْلِ

পুহে অবস্থান প্রয়োজন সম্পর্কিত ছকুমের অন্তর্গত নর ঃ ইন্টিট্টি আরা নারীদের ঘরে অবস্থান ওয়াজিব করে দেওরা হয়েছে। এর মর্ম এই যে, নারীর পক্ষে ঘর থেকে বের হওয়া সাধারণভাবে তো নিষিদ্ধ ও হারাম। কিন্তু প্রথমত এ আয়াতেই তিন্দু ভারা এদিকেই ইলিত করা হয়েছে যে, প্রয়োজনের পরি-প্রেক্ষিতে বের হওয়া নিষিদ্ধ নয়। বরং সৌন্দর্ম প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে বের হওয়া নিষিদ্ধ।

বিতীয়ত, এই স্রায়ে আহ্যাবেরই পরবর্তীতে উদ্লিখিত তুলু তুলুই তুলুই তুলুই তুলুই ক্রেছে যে, বিশেষ প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে মেরেদের বোরকা বা অন্য কোন প্রকারে পর্যা করে ঘর হতে বের হওয়ার অনুমতি আছে।

প্রতিষ্ঠিন্ন রস্লুরাহ্ (সা) এক হাদীস দারাও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রসমূহ যে এ ছকুমের অন্তর্গত নয়, তা স্পত্ট করে দিয়েছেন। যেখানে প্লাবতী সহধমিণীগণকৈ সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে ঃ (হালি ক্রান্তি টিল লি তামাদেরকে বাড়ি থেকে বের হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।" এতন্তিম পর্দার আয়াত নাষিল হওয়ার পরও রস্লুরাহ্ (সা)–র আমল এ সাক্ষ্য প্রদান করে যে, প্রয়োজনীয় ছলে মেয়েদের ঘর থেকে বের হওয়ার অনুমতি রয়েছে। যেমন হজ্জ ও ওমরার সময় হয়্র (সা)–এর সাথে তার সহধমিণীগণের গমনের কথা বহু বিশুদ্ধ হাদীস দারা প্রমাণিত। অনুরাপভাবে তার সাথে তাদের বিভিন্ন যায় যে, নবীজীর পুণাবতী দ্বীগণ পিতা–মাতা ও অন্যান্য মুহ্রিম আজীয়দের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে নিজেদের বাড়ি থেকে বের হতেন এবং আজীয়–বজনের রোগ–ব্যাধির তথ্য নিতে যেতেন ও শোকানুষ্ঠান প্রভৃতিতে অংশগ্রহণ করতেন। এছাড়া নবীজী (সা)–র জীবদ্দশায় তাঁদের মসজিদে যাওয়ারও অনুমতি ছিল।

শুৰ্ষ্র (সা)-এর সাথে ও তাঁর সময়েই এমন ঘটেনি, বরং হব্রের ইন্তেকালের পরও হযরত সাওদা ও যরনাব বিনতে জাহ্শ (রা) ব্যতীত জন্যান্য সকল পুণাবতী জীগণের হজ্জ ও ওমরার উদ্দেশ্যে গমন করার প্রমাণ রয়েছে। আর এ সম্পর্কে সাহাবায়ে কিরাম (রা)-ও কোন আপত্তি তোলেন নি। বরং ফারুকে আযম (রা)-এর খিলাফতকালে তিনি হয়ং উদ্যোগ নিয়ে তাদেরকে হজ্জে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। হযরত উসমান গনী (রা)-ও আবদুর রহমান বিন আওফ (রা)-কে তাঁদের ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধানের জন্য প্রেরণ করেন। হযুর (সা)-এর ইন্তেকালের পর উদ্মূল মু'মিনীন হযরত সাওদা ও হযরত যয়নাব বিনতে জাহ্শের হজ্জ ও ওমরায় না যাওয়া এ আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে ছিল না , বরং অপর এক হাদীসের ভিত্তিতে ছিল। তা এই য়ে, বিদায় হজ্জে রস্লুরাহ্ (সা) নিজের সাথে সহধ্মিণীগণকে হজ্জ সমাপনাম্ভে ফেরার পথে বলেন স্ক্রিটি (সা) নিজের সাথে সহধ্মিণীগণকে হজ্জ সমাপনাম্ভে ফেরার হয়েছে এবং স্ক্রিটি করা হয়েছে এবং স্ক্রিটি করা করেল এজন্য হয়েছে। এরপর নিজেদের বাড়ির চাটাই ফারিড়ে ধরবে—সেখান থেকে বের হবে না। হযরত সাওদা (রা) ও যয়নাব (রা) হাদীসের অর্থ এরাপ করেছেন যে, তোমাদের বের হওয়া কেবল বিদায় হজ্জের জনাই হাদীসের অর্থ এরাপ করেছেন যে, তোমাদের বের হওয়া কেবল বিদায় হজ্জের জনাই

বৈধ ছিল, এর পরে আর জায়েয নেই। বাকী অন্য সহধমিশীগণ, ষাঁদের মধ্যে হযরত আয়েশা (রা)-র ন্যায় শ্রেষ্ঠ ফকীহও শামিল ছিলেন, স্বাই হাদীসের মর্ম এরাপ বলে মন্তব্য করেছেন যে, তোমাদের এ সফর যেরাপ এক শর্মী ইবাদত সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে ছিল তোমাদের অনুরাপ উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হওয়া জায়েয। অন্যথায় গুহেই অবস্থান করা অবশ্য কর্তব্য।

সারকথা এই ষে, কোরআনে পাকের ইঙ্গিত, নবীজীর আমল ও সাহাবাগণের ইজমা (সর্বসম্মত মত) অনুসারে প্রয়োজন ছলসমূহ তি লা আর বাভাবিক প্রয়োজনাদি, মর্মের অন্তর্গত নয়, হজ্জ-ওমরাহও যার অন্তর্জু জ । আর বাভাবিক প্রয়োজনাদি, নিজের পিতামাতা, মুহ্রিম আত্মীয়দের সহিত সাক্ষাৎ, অসুস্থ থাকা বিধায় এদের সেবা-ভশুন্মা, অনুরাপভাবে যদি কারো জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় সামান বা জন্য কোন পছা না থাকে, তবে চাকুরী ও কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে বের হওয়াও এরই আওতাভুক্ত । প্রয়োজন স্থলসমূহে বের হওয়ার জন্য শর্ত হলো—অঙ্গ সৌচব ও সৌন্ধর্ষ প্রদর্শন করে বের না হওয়া , বরং বোরকা বা বড় চাদর পরে বের হওয়া ।

উস্মূল মু'মিনীন হ্যরত ছারেশা সিদ্দীকা (রা)-র বসরা পমন এবং উক্ট্র যুদ্ধে (জংগে ছামাল) তাঁর ভূমিকা সম্পর্কে রাফেষীদের জসার ও জ্যৌজিক মন্তব্য ঃ

উপরোক্ত আলোচনা দারা একথা স্পত্ট প্রতীয়মান হয়েছে যে, কোরআন পাকের ইনিত, রস্লুলাহ্ (সা)-র আমল এবং সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর ইজমা (সর্বসম্মত तात्र ) बाता अमानिए या, अस्त्राखनीत्र खलनगृर يَكُن بيو تِكُن الله आता अमानिए या, अस्त्राखनीत्र खलनगृर আওতাবহির্ত---হজা ও ওমরাহ প্রভৃতি ধর্মীয় প্রয়োজনসমূহ যার অন্তর্জ । হযরত আয়েশা সিদীকা, হযরত উম্মে সালমা এবং স্ফিয়্যা (রা) হজ্জ উপলক্ষে মক্লায় ত্রবাফ নেন, তাঁরা সেখানে হ্যরত উসমান (রা)-এর শাহাদত ও বিদ্রোহ-সংলিল্ট ঘটনবিলীর সংবাদ পেয়ে অভাভ মুমাহত হন এবং মুসলমানদের পারস্পরিক অনৈক্যের ফলে মুসলিম উম্মতের সংহতি বিনম্ট হওয়া আর সম্ভাব্য অশান্তি ও উল্থংখলার আশংকায় বিশেষভাবে উৎকৃষ্ঠিত ও উদ্বেগাকুল হয়ে গড়েন। এমতাবস্থায় হষরত তালহা, হষরত যুবায়ের, হষরত নোমান বিন বশীর, হযরত কাব বিন আষরা এবং আরো কিছুসংখ্যক সাহাবী (রা) মদীনা থেকে পালিয়ে মক্সা পৌছেন। কেননা হ্যরত উসমান (রা)-এর হত্যাকারীগণ এঁদেরকেও হত্যা করার পরিকল্পনা নিয়েছিল। এঁরা বিদ্রোহীদের সাথে শরীক হতে পারেন নি। বরং এ কাজ থেকে তাদেরকে বারণ করছিলেন। হ্যরত উসমান (রা)-এর হত্যার পর বিদ্রোহীরা এঁদেরকেও হত্যার পরিকল্পনা করে। তাই তাঁরা প্রাণ নিয়ে মকা মোয়াজ্জমা এসে পৌছেন এবং উম্মূল মু'মিনীন হয়রত আয়েশা (রা)-র খিদমতে এসে পরামর্শ চান। হয়রত সিদ্দীকা (রা) তাঁদেরকে পরামর্শ দিলেন যে, যে পর্যন্ত বিদ্রোহীরা হযরত আলীকে পরিবেল্টন করে থাকবে সে পর্যন্ত যেন তাঁরা মদীনার কিরে না যান। আর যেহেতু তিনি তাদের প্রতিকার ও বিচার-বিধান থেকে বিরত থাকছেন , সূতরাং আগনারা কিছুকাল যেখানে নিজেদেরকে নিরাপদ মনে করেন সেখানে গিয়ে অবছান করুন। যে পর্যন্ত আমীরুল মু'মিনীন (রা) পরিছিতি আয়ত্তে এনে শৃংখলা বিধানে সক্ষম না হন, সে পর্যন্ত আপনারা বিল্লোহীদেরকে আমীরুল মু'মিনীনের চতুদিক থেকে বিচ্ছিম করে দেওয়ার লক্ষ্যে সাধ্যানুসারে চেল্টা করতে থাকুন, যাতে আমীরুল মু'মিনীন তাদের প্রতিকার ও প্রতিশোধ গ্রহণে সক্ষম হন।

এসব মহাত্মাথ্যপ এ কথায় রাষী হয়ে বসরা চলে যেতে মনত্ব করেন। কেননা সে সময় তথায় মুসলিম সৈন্যবাহিনী অবস্থান করছিল। এসব মহাত্মার্ক তথায় যেতে মনত্বির করার পর তাঁরা উভ্মুল মু'মিনীন হয়রত সিদ্দীকা (রা)-র খিলমতে আর্ম করলেন যে, যতদিন পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় শৃংখলা পুনঃ প্রতিভিঠত না হয়, তৃতদিন পর্যন্ত তিনিও যেন তাঁদের সাথে বসরাতেই অবস্থান করেন।

সে সময়ে হ্যরত উসমান (রা)-এর হত্যাকারীদের দাপট ও দৌরাদ্ব্য এবং ভাদের প্রতি আমীরুল মু'মিনীন হ্যরত আলী (রা)-র শরীয়তী শান্তি প্রয়োগ অক্ষমতার কথা শ্বয়ং নাহজুল-বালাগতের রেওয়ায়েতেও স্পত্টভাবে বিদ্যমান। উল্লেখযোগ্য যে, নাহজুল-বালাগা শিয়া পণ্ডিতবর্গের নিকট বিশেষ প্রামাণ্য গ্রন্থ বলে সমাদৃত। এই গ্রন্থে রয়েছে যে, হ্যরত আলী (রা)-কে তাঁর বেশ কিছুসংখ্যক সূহাদ ও অন্তরল বন্ধুবর্গ পর্যন্ত এই মর্মে পরামর্শ দেন যে, যদি আপনি হ্যরত উসমান (রা)-এর হত্যাকারীদের যথোচিত শান্তি বিধান করেন তবেই তা বিশেষ কল্যাণ ও সুফল বয়ে আনবে। প্রতিউত্তরে হ্যরত আমীরুল মু'মিনীন ফরমান যে, ডাই সকল। তোমরা যা বলছ সে সম্পর্কে আমি অক্ত নই। কিন্তু এসব হালামা সৃল্টিকারীদের দারা মদীনা পরিবেল্টিত থাকা অবস্থায় তা কি করে সন্তব? তোমাদের ক্রীতদাস ও পার্শ্ব বর্তী বেদুসনরা পর্যন্ত তাদের সাথে রয়েছে। এমতাবস্থায় যদি তাদের শান্তির নির্দেশ জারী করে দেই তবে তা কার্যকর হবে কিভাবে?

হযরত সিদ্দীকা (রা) একদিকে আমীরুল-মু'মিনীন (রা)-এর অক্কমতা সম্পর্কে প্রোপ্রি ওয়াকিকহাল ছিলেন। অপরদিকে হযরত উসমান (রা)-এর শাহাদতের কারণে মুসলমানগণ যে চরমভাবে মর্মাহত হয়েছেন সে সম্পর্কেও পূর্ণভাবে অবহিত ছিলেন। হযরত উসমান (রা)-এর হত্যাকারীয়া আমীরুল-মু'মিনীন (রা)-এর মজনিস-সমূহে সশরীরে শরীক থাকা সম্ভেও—তিনি একান্ত অক্কম ছিলেন বলে তাদের শান্তি বিধান ও তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ বিলম্বিত হচ্ছিল, যারা আমীরুল মু'মিনীন (রা)-এর এই অক্কমতা সম্পর্কে অবহিত ছিল না, এ ব্যাপারেও তারা তাঁকে অভিযুক্ত করছিল। যাতে এ অভিযোগ-অনুযোগ অন্য কোন অশান্তি ও উচ্ছংখলার সূচনা না করে, সেজন্য জনগণকে ধৈর্য ধারণের অনুরোধ করা, আমীরুল-মু'মিনীনের শক্তি সঞ্চার করে রান্ট্রের শাসনব্যবন্থা সুদৃচ করা এবং পারস্পরিক অভিযোগ-অনুযোগ ও ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটিয়ে উচ্মতের মাঝে শান্তি ও সংইতি স্থাপনের উচ্ছেল্য

ভিনি ( হ্যরত সিদ্দীকা ) বসরা রওয়ানা করেন। এ সময়ে ভাগ্নে হ্যরত আব্দুলাহ্ বিন শ্বায়ের (রা) প্রমুখও তাঁর সাথে ছিলেন। এ সকরের যে উদ্দেশ্য স্বয়ং উদ্মূল মু'মিনীন (রা) হ্যরত কা'কার (রা) নিকট ব্যক্ত করেছেন, তা পরবর্তী পর্যায়ে বণিত হবে। এই চরম অশান্তি ও অরাজকভার সময় মু'মিনদের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা যে কত মহান ও ভক্তছপূর্ণ দীনি খিদমত ছিল, তা একেবারে সুস্পত্ট। এতদুদ্দেশ্যে যদি উদ্মূল মু'মিনীন (রা)-এর স্বীয় মুহরিম আশ্বীয়-স্বজনের সাথে উটের হাওদায় পূর্ণ পর্দার মধ্যে বসরা গমনকে কেন্দ্র করে "তিনি কোরআনী আহকামের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন" বলে শিয়া ও রাফেষী সম্পুদায় অপপ্রচার করে থাকে, তবে তার কোন যৌজিকতা ও সারবতা আছে কি?

যুনাফিক ও দুচ্তকারীদের যে অপকীতি পরবর্তী পর্যায়ে গৃহযুদ্ধের রাপ পরিগ্রহ করেছিল, সে সম্পর্কে হযরত আয়েশ সিদ্দীকা (রা)–র কোন ধারণা বা কল্পনাও ছিল না। এ আয়াতের তফসীরের জন্য এতটুকুই যথেক্ট। উন্ট্রযুদ্ধের (জঙ্গে জামাল) সবিভার আলোচনার স্থান এটা নয়। নিছক প্রকৃত সত্য উদঘাটনের উদ্দেশ্যে এ প্রসংগে সংক্ষিপ্রভাবে কয়েকটি কথা লিখা হচ্ছে মান্ত।

পারস্পরিক বিভেদ ও দ্বন্দ্র-কলহের সময় সাধারণত যে সব অবস্থার সৃষ্টি হয় ও যে সব রাপ ধারণ করে, সে সম্পর্কে চক্কুয়ান ও অভিভতাসম্পর ব্যক্তিবর্গ গাঞ্চিল ও নিলিপ্ত থাকতে পারে না। এ ক্কেট্রেও এরাপ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যে, সাহাবায়ে কিরাম সমেত হযরত সিদ্দীকা (রা)-র মদীনা হতে বসরা গমনের ঘটনাকে মুনাফিক ও দুক্ষৃতকারীরা আমীরুল-মুমিনীন হযরত আলী (রা)-র সমীপে বিহৃত করে এভাবে পেশ করে যে, এরা সব আপনার সাথে মুকাবিলা করার জন্য প্রয়োজনীয় সৈন্য সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে বসরা যাচ্ছে। সূতরাং আপনি যদি সত্যি ধলীকা হয়ে থাকেন, তবে যাতে এ ফিতনা অগ্রসর হতে না পারে সেজন্য সেখানে গিয়ে অক্ক্রেই এটা প্রতিহত করা আপনার একান্ত কর্তব্য। হযরত হাসান, হযরত হসায়ন, হযরত আব্দুয়াহ বিন আব্বাস (রা) প্রমুখ বিশিল্ট সাহাবী তাঁদের এ মতের বিরুদ্ধাচরণ করে ধলীকা (রা)-কে এ পরামর্শ দেন যে, সেখানকার প্রকৃত অবস্থা অনুধাবন না করা পর্যন্ত আপনি তাদের মুকাবিলার জন্য সেন্য প্রেরণ করবেন না। কিন্ত অপর মত পোষণকারীদের সংখ্যাই ছিল অনেক বেশি। হযরত আলী (রা)-ও এদের দায়া প্রভাবান্বিত হয়ে সৈন্যদের সাথে বের হয়ে পড়েন এবং এই অপকৃষ্ট অপান্ধি সৃষ্টিকারী বিদ্রোহীরাও তাঁর সাথে রওয়ানা করে।

এঁরা বসরার সমিকটে পৌছে অবস্থা সম্পর্কে জিভাসাবাদের জন্য হযরত উম্মূল মু'মিনীনের খিদমতে হযরত কা কা (রা)-কে প্রেরণ করেন। তিনি উম্মূল মু'মিনীনের খেদমতে আরম করেন যে, আগনার এখানে আগমনের কারণ কি । প্রত্যুত্তরে হযরত সিদ্দীকা (রা) বলেন। ای بنی الاصلاح بین اللاس الله প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এখানে এসেছি। অতঃপর হযরত তালহা ও

হয়রত ষ্বারের (রা)-কেও হয়রত কা'কা (রা)-র আলোচনা সভার ডেকে আনা হল। হয়রত কা'কা (রা) তাঁদেরকে বললেন যে, আপনারা কি চান। তাঁরা বললেন যে, হয়রত উসমানের হত্যাকারীদের প্রতি শরীয়তী শান্তি প্রয়োগ করা ব্যতীত জামাদের অন্য কোন দাবি বা আকাজ্জা নেই। হয়রত ক্ষা'কা (রা) তাঁদেরকে বোঝাতে চেত্টা করলেন, যে পর্যন্ত মুসলিম উভ্মাহ সুসংবদ্ধ ও সুসংহত না হয়, সে পর্যন্ত এটা কার্যকর করা সন্তব্ নয়। এমতাবস্থায় আপোস-মীমাংসা ও শান্তি-শৃত্বলা প্রতিচায় আত্মনিয়োগ করা আপনাদের একাত কর্তব্য।

এসব মহান ব্যক্তিও একথা সমর্থন করলেন। হ্যরত কা'কা (রা) ফিরে গিয়ে আমীরুল মু'মিনীনকে এ সম্পর্কে অবহিত করায় তিনিও বিশেষভাবে সম্ভব্ট ও আনন্দিত হন এবং সবাই ফিরে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। আর এ প্রান্তরে পরবর্তী তিন দিন পর্যন্ত অবস্থানকালে এমন পরিস্থিতি বিরাজমান ছিল যে, এ সম্পর্কে কারো বিন্দুমান্ত সন্দেহ ছিল না যে, উভয় পক্ষের মাঝে শান্তিচুক্তি অনুষ্ঠিত হওয়ার ঘোষণা অনতিবিলম্বে প্রচারিত হয়ে যাচ্ছে। চতুর্থ দিন ভোরে হযরত উসমান (রা)-এর হত্যাকারীদের অনুপৰিতিতে হ্যরত তালহা ও হ্যরত যুবায়েরের সাথে আমীকল মু'মিনীনের সাক্ষাত-কারের পর এরপ ঘোষণা প্রচারিত হতে যাচ্ছিল। কিন্ত এরপ শান্তি প্রতিষ্ঠা হযরত উসমানের হভ্যাকারী দুর্ব্ভদের মোটেও কাষ্য ও মনঃপূত ছিল না। তাই ভারা এরাপ পরিকল্পনা গ্রহণ করল যে, তারা প্রথমে হযরত সিদ্দীকা (রা)-র দলের মধ্যে প্রবেশ করে ব্যাপকভাবে হত্যাকাণ্ড ও লুইতরাজ আরম্ভ করবে, যাতে তিনি ( হযরত সিদ্দীকা ) ও তাঁর সঙ্গীগণ হযরত আলী (রা)-র পক্ষ থেকে বিশ্বাসঘাতকতা ও চুক্তি ভঙ্গ হয়েছে বলে মনে করেন। আর এরা এই ভুল বোঝাবুঝির শিকার হয়ে হযরত আলী (রা)-র সৈন্যবাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। এদের এ চাল ও কূট-কৌশল সফল হল। হ্যরত আলী (রা)-র বাহিনীভুক্ত দুষ্চৃতকারীদের পক্ষ থেকে যখন হযরত সিদ্দীকা (রা)-র জামাতের উপর আক্রমণ ওক্ন হল তখন তাঁরা একথা বুঝতে একান্ত বাধ্য ছিলেন যে, এ আক্রমণ আমীরুল মু'মিনীনের সৈনাবাহিনীর পক্ষ থেকেই হয়েছে। তাই এদের পক্ষ থেকে প্রতি-আক্রমণও আরম্ভ হয়ে গেল। এ পরিস্থিতিতে আমীরুল মু'মিনীন যুদ্ধ ভিন্ন অন্য কোন গতি দেখতে পেলেন না। আর গৃহ-যুদ্ধের যে মর্মন্তদ ঘটনা হওয়ার ছিল তা হয়ে সেল وَا ثَالِيهُ وَا كَا لَيْكُ وَا جُعُونَ । তাবারী ও অন্যান্য প্রামাণ্য ঐতিহাসিক্সণ এ ঘটনা ঠিক এরাপভাবেই হয়রত হাসান (রা), হয়রত আবদুল্লাহ বিন জাফর (রা), হয়রত আবদুলাহ্ বিন আব্বাস (রা) প্রমুখ সাহাবারে কিরামের রেওয়ায়েত থেকে উদ্বৃত করেছেন।— ن المعانى

মোটকথা দুক্তকারী পাপাচারীদের দুরভিসন্ধি ও কূট-কৌশলের পরিণতিতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃতভাবে নিরপরাধ ও পূত-পবিত্র এ দু'পক্ষের মাঝে যুদ্ধ পর্যন্ত সংঘটিত হয়ে গেল, কিন্ত ফিতনা ও দুর্যোগ কেটে যাওয়ার পর উভয় মহান ব্যক্তিত্ই অত্যন্ত মর্যাহত ও বিচলিত হন। এ মর্যন্তদ ঘটনা হয়রত সিদ্দীকা (রা)-র স্মরণ হলে তিনি এমন অজ্ঞ ধারায় কাঁদতে থাকতেন যে, তাঁর দোপাট্টা পর্যন্ত অশুসিক্ত হয়ে যেত। অনুরাপভাবে হয়রত আলী (রা)-ও এ ঘটনায় বিশেষভাবে মর্যাহত হন। ফিতনা ও দুর্যোগ ভিমিত হওয়ার পর যখন তিনি নিহতদের লাশ হচক্কে দেখতে তশরীক নেন তখন নিজ উক্লতে হাত মেরে মেরে বলতে লাগলেন যে, যদি এ ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই আমি মৃত্যুবরণ করতাম কতই না ভাল হত।

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, উম্মুল মু'মিনীন (রা) যখন কোরআনের আয়াত হুলি তুলি তুলি করতেন তখন কোঁদে ফেলতেন। ফুলে তাঁর দোপাট্টা অশুনিক্ত হয়ে যেত।—( রহল মা'আনী )

উল্লিখিত আয়াত পাঠকালে কেঁদে ফেলা এজন্য ছিল না যে, তিনি পৃহে অব-ছানের বিরুদ্ধাচরণ পাপ বলে মনে করতেন অথবা প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে সফর নিষিদ্ধ ছিল। বরং বাড়ি থেকে বের হওয়ার দরুন যে অবাদ্হিত ও অনভিপ্রেত হাদয়-বিদারক ঘটনা সংঘটিত হল তারই পরিপ্রেক্ষিতে বভাবত সৃত্ট সন্তাপ ও মর্মবেদনাই ছিল এর কারণ ( এসব রেওয়ায়েত ও যাবতীয় তথ্য তফসীরে রহল মা'আনী থেকে সংগৃহীত হয়েছে)।

নবীজীর সহধর্মিণীগণের প্রতি কোরজানের তৃতীয়, চতুর্থ ও গঞ্চম হিদায়ত ঃ
ত্র্যান্ত কর, ধাকাত প্রদান কর এবং মহান আলাহ্ ও তাঁর রসুল (সা)-এর অনুসরণ কর ।
দু'-হিদায়ত সংক্রান্ত বিভারিত বিবরণ পূর্বেই বণিত হয়েছে। অর্থাৎ, পরপুরুষের
সাথে বাক্যালাপের সময় আগত্তিকর কোমলতা ও নাজুকতা পরিহার—বিনা প্রয়োজনে
পৃহাজ্যন্তর থেকে বের হওয়া এবং এ আয়াতে রয়েছে তিন হিদায়ত। এ হল সর্বমোট
পাঁচ হিদায়ত—যা নারীকুল সম্পৃক্তিত অত্যন্ত ওরুত্বপূর্ণ ধ্রমীয় বিষয়সমূহের অন্তর্গত।

এ পাঁচ হিদায়তের সব কয়৳ সমন্ত মুসলমানগণের প্রতি সমন্তাবে প্রযোজ্য ঃ উপরোক্ত হিদায়তসমূহের মধ্যে শেষোক্ত তিনটি নবীজীর পুণ্যবর্তী সহধমিলীগণের জন্য নির্দিল্ট না হওয়া সম্পর্কে তো কারো সম্পেহের অবকাশ নেই। কোন মুসলিম নারী-পুরুষই নামায়, যাকাত এবং আয়াহ্ ও রসূলের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের আওতা বহির্ভূত নয়। বাকী রইল নারীকুলের পর্দা সংলিল্ট অবশিল্ট দু-হিদায়ত। একটু চিন্তা করলে এও পরিজার হয়ে যায় যে, উহাও কেবল নবীজীর পুণ্যবতী স্তীগণের জন্য নির্দিল্ট নয়—বরং সমন্ত মুসলিম নারীগণের প্রতিও একই হকুম। এখন কথা হল এসব হিদায়ত বর্ণনার পূর্বেই কোরআনে পাকে বলা হয়েছে যেঃ

वर्धार भूगावर्धी नवी-भन्नीमन यपि छाक्षता शातन करत

তবে তাঁরা অন্যান্য সাধারণ নারীদের ন্যায় নন। এবারা বাহাত এ হিদায়তসমূহ নবী-পদ্মীগণের জনাই নিদিল্ট বলে মনে হয়। এর স্পট্ট জওয়াব এই যে, এ নিদিল্টকরণ আহ্কামের দিক দিয়ে নয়, বরং এওলোর উপর আমলের ওরুছের উপর নির্ভরশীল অর্থাৎ পুণাবতী স্ত্রীপণ জন্যান্য সাধারণ নারীদের ন্যায় নন । বরং এলের মর্যাদা-সর্বাধিক উন্নত ও উর্ধ্বতম। সূতরাং যেসব হকুম সমন্ত নারীকুলের প্রতি ফরম, এওলোর প্রতি এঁদের সর্বাধিক ওরুছ আরোপ করা উচিত। আলাহ্ মহীয়ান গরীয়ানই সর্বাধিক ভাত।

পূর্বতী আয়াতসমূহে পুণাবতী স্তীগণকে সম্বোধন করে যেসব হিদায়ত প্রদান করা হয়েছে, সেওলো মদিও তাঁদের জনো নিদিন্ট ছিল না , বরং গোটা উদ্মতের প্রতিই এসব হকুম প্রযোজ্য। কিন্ত পুণাবতী স্তীগণকে এজন্য বিশেষভাবে সম্বোধন করা হয়েছে, যাতে তাঁরা নিজেদের মর্যাদা ও নবীগৃহের বৈশিদ্টোর প্রতি লক্ষ্য রেখে এসব আমল ও ক্রিয়াকর্মের প্রতি বিশেষ ওক্লছ আরোপ করেন। এ আয়াতে এই বিশেষ সম্বোধনের তাৎপর্য বর্ণনা প্রসংগে বলা হয়েছে যে, আয়াহ্র নিকট আমল (কর্ম) পরিভদ্ধির বিশেষ হিদায়তের মর্ম ও তাৎপর্য নরীজীর গৃহবাসীগণকে যাবতীয় কলুমতা বিমৃক্ত করে দেওয়া

প্রতিমা ও বিশ্রহ অর্থে বাবহাত হয়। এক জায়গায় প্রতিমা ও বিশ্রহ অর্থে বাবহাত হয়ে। এই জারার ক্রমনা নিছক পাপ অর্থে, ক্রমনা আয়াব অর্থে, ক্রমনা কর্মতা ও অপবিব্রতা অর্থে বাবহাত হয়। এ আয়াতে এ অর্থই বোঝানো হয়েছে। (বাহরে মুহীত )

জায়াতে আহ্লে বায়তের মর্ম কি? উপরোক্ত আয়াতসমূহে নবী-পদ্মীগণকে সম্বোধন করা হয়েছিল বলে জীলিল বাচক ক্রিয়া ব্যবহাত হয়েছে। কিন্তু এখানে পুণাবতী জীগণের সাথে সাথে তাঁদের সন্তান-সন্ততি এবং পিতামাতাও আহ্লে বায়তের ( তাঁ প্রান্তির তাঁ প্রান্তির ( তাঁ প্রান্তির করা হয়েছে। আবার কোন কোন মুফাস্সিরের মতে আহ্লে বায়ত ভারা কেবল নবীজীর পুণাবতী জীগণকেই বোঝানো হয়েছে। হয়রত ইকরামা এবং হয়রত মুকাতিল এ মতই পোষণ করেছেন হয়রত ইবনে আঁকাস (রা) থেকে বণিত হয়রত সাঈদ্বিন মুবায়েরের রেওয়ায়েতেও তিনি আহ্লে বায়তের অর্থ পুণাবতী জীগণ (রা)

বলেই মন্তব্য করেছেন এবং প্রমাণ স্বরূপ ও আরাত তিন নির্দ্ধিন এবং পূর্ববর্তী আরাতসমূহে نسام النبي দিয়ে সম্বোধনও এরই সমর্থন করে। হযরত ইকরামা (রা) তো প্রকাশ্য বাজারে উচ্চৈদ্বরে বলতে থাকতেন যে, এ আরাতে আহলে বারত দারা পূণ্যবতী দ্বীগণকেই বোঝানো হয়েছে—কেননা এ আরাত তাদের শানেই নাবিল হয়েছে। তিনি বলতেন যে, এ সম্পর্কে আমি মোবাহালা (পুর-পরিজনের মাথায় হাত রেখে শপথ ) করে বলতে প্রস্তুত আছি।

কিন্ত হাদীসের বিভিন্ন রেওয়ায়েতে, ষেগুলো ইবনে কাসীর এখানে নকল করে-ছেন—এ কথারই সাক্ষ্য বহন করে যে, হযরত ফাতিমা, হযরত হাসান-হসায়নও আহলে বায়তের অন্তর্ভু । যেমন মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বিশিত আছে যে, একদা হযরত রস্লুলাহ্ (সা) বাড়ি থেকে বাইরে তশরীফ নিতে যাজিলেন। সে সময় তিনি একটি কালো কমী চাদর জড়ানো ছিলেন। এমন সময় সেখানে হযরত হাসান, হযরত হসায়ন, হযরত ফাতিমা ও হযরত আলী (রা)—এঁরা সবাই একের পর এক তশরীফ আনেন। নবীজী (সা) এদের সবাইকে চাদরের ভিতরে প্রবেশ করিয়ে নিয়ে আয়াত

ইবনে কাসীর এ সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীস বর্ণনা করে বলেন যে, প্রকৃত প্রস্তাবে মুফাসসিরগণ প্রদত্ত এসব মতাবলীর মধ্যে পরস্পর কোন বিরোধ নেই। ষারা একথা বলেন যে, আয়াত পুণ্যবতী স্ত্রীগণের শানে নাষিল হয়েছে এবং আহ্লে বায়ত বলে তাঁদেরকেই বোঝানো হয়েছে, তাঁদের এ মত অন্যান্যগণও—আহ্লে বায়তের অন্তর্ভু ত হওয়ার পরিপন্থী নয়। সূতরাং এটাই ঠিক যে, পুণ্যবতী স্ত্রীগণও আহ্লে বায়তের অন্তর্ভু ত হওয়ার পরিপন্থী নয়। সূতরাং এটাই ঠিক যে, পুণ্যবতী স্ত্রীগণও আহ্লে বায়তের অন্তর্ভু ত হওয়া সম্পর্কে কোন সম্পেহের অবকাশ নেই। আবার নবীজীর ইরশাদ মুতাবিক হষরত ফাতিমা, আলী, হাসান-হসায়ন (রা)-ও আহ্লে বায়তের অন্তর্গত। আর এ আয়াতের পূর্বে ও পরে উভয় হলে

সাম্বাধনা করা হয়েছে এবং এজন্য ন্ত্রীনিজবাচক পদ ব্যবহাত হয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে وَلِا تَتَخَمُونَ بِالْقُولِ । গুর্ববর্তী আয়াতসমূহে وَلِا تَتَخَمُونَ بِالْقُولِ । গুর্ববর্তী

কাপে ব্যবহাত হয়েছে। আর পরবর্তী পর্যায় وَا ذُكُونَ مَا يَتْلَى -তেও ব্রীলিল-বিশিত্ট পদে সছোধন করা হয়েছে। এই মধ্যবর্তী আয়াতেও পূর্বাপরের ব্যতিকুম করে পুংলিল পদ المناف المناف

لِيدُ هِبَ عَنْكُم الرِّجُسَ اَ هُلَ الْبَيْتِ وَيَطَهْرِكُم अविशिष्ट बाबार्ड

প্র ক্রিটা দারা স্পত্টত একথাই বোঝানো হয়েছে যে, এসব হিদায়তের মাধ্যমে আল্লাহ্ পাক আহ্লে বায়তকে শয়তানের প্রতারণা, পাপ-পঞ্চিলতা ও অল্লীলতাসমূহ থেকে রক্ষা করবেন এবং পবিত্র করে দেবেন। মোটকথা এখানে শরীয়ভগত পবিত্র-করণকে বোঝানো হয়েছে। সৃষ্টি ও জন্মগত পবিব্রকরণ, যা নবীগণের বৈশিষ্ট্য তা বোঝানো হয়নি। কিন্তু এবারা এ কথা বোঝা যায় নাযে, এরা সব নিচ্গাগ; এবং নবীগণ (সা)-এর ন্যায় তাঁদের দারা কোন পাপ সংঘটিত হওয়া সঞ্বপরই নয়। জন্মগত গুদ্ধাচারিতা ও পবিশ্বতার যা বৈশিষ্ট্য--্সে সম্পর্কে শিয়া সম্মুদায় সংখ্যাগরিষ্ঠ উদ্মতের থেকে ভিন্নমত পোষণ করে প্রথমত আত্লে বায়ত শব্দ কেবল রস্লের সন্তান-সন্ততিদের জনাই নিদিল্ট বলে এবং পুণাবতী স্ত্রীগণ এঁদের থেকে বহির্ভূত বলে দাবি করেছে। দ্বিতীয়ত উল্লিখিত আয়াতে পবিশ্লকরণ অর্থ তাঁদের জন্মগত নিচ্চলুষতা বলে মন্তব্য করে আহ্নে বায়তকে নবীগণের ন্যায় সম্পূর্ণ নিষ্পাপ বলে আখ্যায়িত করেছে। এর উত্তর এবং মাস'আলার বিভারিত বর্ণনা আত্কাম্ল কোরআন নামক গ্রন্থে সূরায়ে আত্যাব অধ্যায়ে প্রদান করেছি, যাতে নিজলুষতার সংভা এবং তা নবী ও ফেরেশতাকুলের জন্য নিদিল্ট থাকা এবং তাঁরা ব্যতীত জন্যকেও নিঙ্গাপ না হওয়ার কথা শরয়ী প্রমাণাদিসহ সবিস্তার বর্ণনা করেছি। বিদ>ধ সমাজ তা দেখে নিতে পারেন—সাধারণ লোফের জন্য তা নিচপ্রয়োজন।

ايا ت الله وَ ا ذُكْرُنَ مَا يَتُلَى فِي بَيُو تِكُنَّ مِنَ أَيَا تِ اللهِ وَ الْحِكْمَةِ

অর্থ কোরজনে আর محدد আর্থ রস্কুরাহ্ (সা) প্রদন্ত শিক্ষা-দীক্ষা এবং তাঁর সুরভ ও জাদর্শ। যেমন অধিকাংশ তকসীরকার المرد এর ভকসীর সুরভ বলে বর্ণনা করেছেন। ن کرن ا শব্দের সুটি ভাবার্থ হতে পারে—(১) এসব বিষয় স্বরং

সমরণ রাখা—যার ফলব্রুতি ও পরিচয় হলো এগুলোর উপর আমল করা। (২) কোর-আন পাকের যা কিছু তাঁদের পুহে তাঁদের সামনে নাষিল হয়েছে বা রসূলুছাহ্ (সা) তাঁদেরকে যেসব শিক্ষা প্রদান করেছেন, উদ্মতের অন্যান্য লোকদের সঙ্গে সেসবের আলোচনা করা এবং তাদেরকে সেগুলো পৌছে দেওয়া।

ফারদা ঃ ইবনে আরাবী আহ্কামুল-কোরআন নামক প্রছে লিখেছেন যে, এ আরাত দারা একথা প্রমাণিত হয় যে, যদি কোন ব্যক্তি রসূলুরাহ্ (সা)-র নিকট থেকে কোন আরাতে কোরআন বা হাদীস গুনে তবে তা অন্যান্য লোকের নিকট গোঁছে দেওয়া তার অবশ্য কর্তব্য। এমনকি কোরআনের যেসক আরাত নবীজীর পুণাবতী দ্বীগণের পুহে নাযিল হয়েছে অথবা নবীজী (সা)-র নিকট থেকে তাঁরা যেসক শিক্ষা লাভ করেছেন, সেগুলো সম্পর্কে অপর লোকের সাথে আলোচনা করা তাঁদের উপরও বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয়েছে। আর আরাহ্ পাকের এ আমানত উম্মতের অপরাপর লোকদের নিকট পোঁছানো তাঁদের (পুণাবতী দ্বীগণের) অপরিহার্য কর্তব্য।

কোরজানের ন্যায় হাদীসের সংরক্ষণ ঃ এ আয়াতে যেরাপভাবে আয়াতে-কোরআনের প্রচার-প্রসার ও শিক্ষা প্রদান উদ্মতের জন্য বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয়েছে,
জনুরাপভাবে হিকমত ( ) শব্দের মাধ্যমে রসূলুয়াছ্ (সা)-র হাদীসসমূহের
প্রচার এবং শিক্ষা প্রদানও বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয়েছে। এ কারণেই সাহাবায়ে কিরাম (রা) সর্বাবছায়ই এ নির্দেশ পালন করেছেন। সহীহ্ যুখারী শরীক্ষে
হয়রত মা'আয় (রা) সম্পর্কেও এরাপ ঘটনা বণিত আছে যে, তিনি রসূলুয়াহ্
(সা)-র নিকট থেকে একখানা হাদীস গুনেন, কিন্তু জনগণ এর প্রতি যথায়থ মর্ষাদা
আরোপ না করতে পারে অথবা কোন ভূল বোঝাবুঝিতে পতিত হতে পারে এরাপ
আশংকা করে তিনি তা সর্বসাধারণের সামনে বর্ণনা করেন নি। কিন্তু যখন তাঁর
(মা'আয়ের) মৃত্যুক্ষণ ঘনিয়ে এলো, তখন তিনি জনগণকে একছিত করে তাদের সামনে
সে হাদীস পেশ করলেন এবং বললেন যে, নিছক ধর্মীয় য়ার্থে আমি এ যাবত এ সম্পর্কে
কারো সাথে আলোচনা করিনি। কিন্তু এক্ষণে আমার মৃত্যু অত্যাসয়। সূত্রাং
উদ্মতের এ আমানত তাদের হাতে পৌছিয়ে দেওয়া একান্ত কর্তব্য বলে মনে করি।
হযরত মা'আয় হাদীসে-রসূল উদ্মতের নিকট না পৌছানোর পাপে যাতে পতিত না
হন সেজন্য তিনি মৃত্যুর পূর্বেই জনগণকে ভেকে এ হাদীস গুনিয়ে দেন।

এ ঘটনাও এ সাক্ষাই প্রদান করে যে, সমস্ত সাহাবায়ে কিরামই কোরআনের এ হকুম পালন ওয়াজিব ও অবশ্যকরণীয় বলে মনে করতেন। আর সাহাবায়ে কিরাম অত্যন্ত সতর্কতার সাথে হাদীসসমূহ জনগণের নিকট গৌছাবার ব্যবহা করতেন বলে হাদীস সংক্রমণের গুরুত্ব কোরআনের কাছাকাছি হয়ে পড়লো। এ সম্পর্কে সন্দেহের অবতারণা করা কোরআনে গাকে সন্দেহের অবতারণা করারই নামান্তর। (৩৫) নিশ্চর মুসলমান পুরুষ, মুসলমান নারী ঈমানদার পুরুষ, ঈমানদার নারী অনুগত পুরুষ, অনুগত নারী, সভাবাদী পুরুষ, সভাবাদী নারী, ধৈর্ষশীল পুরুষ, ধৈর্ষশীল নারী, বিনীত পুরুষ, বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ, দানশীল নারী, রোষা পালনকারী পুরুষ রোষা পালনকারী নারী, খৌনাল হিফাষতকারী পুরুষ, খৌনাল হিফাষতকারী নারী. আলাহ্র অধিক যিকিরকারী পুরুষ ও যিকিরকারী নারী—ভাদের জন্য আলাহ্ প্রস্তুত রেখেছেন ক্রমা ও মহাপুরকার।

## ভফসীরের সার-সংক্রেপ

 খুগুর অন্তর্ভ । যেন অন্তর্ও ইবাদতমুখী থাকে এবং জন্যান্য অল-প্রত্যন্ত জনুরূপ থাকে। অহকার ও আছান্তরিতার বিপরীত সাধারণ বিনয়-নম্রতাও এর অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ এরা গর্ব ও আছান্তিমান থেকে মুক্ত আর নামায ও অন্যান্য ইবাদতে নম্রতা—একাপ্রভা তাদের অবিচ্ছিন্ন গুণ ও সাধারণ বৈশিল্ট্য।) এবং দানশীল পুরুষ ও দানশীলা নারীগণ (যাকাত ও জন্যান্য নফল দান-খ্যুরাত প্রভৃতি সকই এর অন্তর্গত) আর রোযাদার পুরুষ ও জন্যান্য নারীগণ, স্থীয় গুণ্টাংগ সংরক্ষণকারী পুরুষ ও গুণ্তান সংরক্ষণকারিশী নারীগণ এবং অধিক পরিমাণে আল্লাহ্কে সমরণকারী পুরুষ ও সমরণকারিশী নারীগণ (অর্থাৎ যারা ফর্য যিকিরসমূহের সাথে সাথে নফল যিকিরসমূহ আদায় করে) এদের জন্য আল্লাহ্ পাক ক্ষমা ও মহান প্রতিদান তৈরী করে রেখেছেন।

# আনুষ্টিক ভাতব্য বিষয়

কোরজানে পাকে সাধারণভাবে পুরুষদেরকে সম্বোধন করে নারীদেরকে আনুবিকভাবে তার অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়ার তাৎপর্ষঃ যদিও নারী-পুরুষ উভরই কোরআনে পাকের সাধারণ নির্দেশবৈলীর আওতাধীন, কিন্তু সাধারণত সম্বোধন করা হয়েছে পুরুষদেরকে। আর নারীজাতি পরোক্ষভাবে এর অন্তর্গত। সর্বত্ত সম্বোধনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এতে এ ইলিতই রয়েছে যে, নারীদের সকল বিষয়ই প্রছম ও গোপনীয়। এর মধ্যেই তাদের মান-মর্যাদা নিহিত । বিশেষ করে সমস্ত কোরআনে দৃশ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যাবে যে, কেবল হয়রত মরিয়ম বিন্তে ইমরান বাতীত অন্য কোন স্থীলোকের নাম কোরআনে পাকে উল্লেখ নেই। যেখানে তাদের সসংগ এসেছে সেখানে পুরুষের সাথে তাদের সম্পর্কসূচক শব্দ যথা তাদের রসংগ এসেছে সেখানে পুরুষের সাথে তাদের সম্পর্কসূচক শব্দ যথা তিত্তী প্রত্তি শব্দ ব্যবহাত হয়েছে। হয়রত মরিয়মের বিশেষত্ব সম্ভবত এই যে, কোন পিতার সাথে হয়রত ঈসা (আ)-র সম্পর্ক ছাপন সম্ভবপর ছিল না। তাই মায়ের সাথেই তাঁকে সম্পর্কযুক্ত করতে হয়েছিল এবং এ কারণেই তাঁর (মরিয়মের) নাম উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ্ পাকই স্বাধিক ভাত।

কোরআন করীমের এই প্রকাশভংগী যদিও এক বিশেষ প্রভা, যৌজিকতা ও মঙ্গলের ভিতিতেই অনুসৃত হয়েছিল, কিন্তু এ পরিপ্রেক্ষিতে নারীগণের হীনমন্তা-বোধের উদ্রেক হওয়া একান্ত রাভাবিক ছিল। তাই বিভিন্ন হাদীস প্রস্থে এমন বহ রেওয়ায়েতে রয়েছে, যাতে নারীগণ রস্কুলাহ্ (সা)-এর বিদমতে এ মর্মে আর্য করেছে যে, আমরা দেখতে পাচ্ছি—আল্লাহ্ পাক কোরআনের সর্বন্ধ পুরুষদেরই উল্লেখ করেছেন এবং তাদেল্লকেই সম্বোধন করেন। এ দারা বোঝা যায় য়ে, আমাদের ( নারীদের) মাঝে কোন প্রকার পুণা ও কলাাণই নিহিত নেই। সুতরাং আমাদের কোন ইবাদতই প্রস্থায়োগ্য নয় বলে আশংকা হচ্ছে। ( পুণাবতী স্ত্রীগণ থেকে ইমাম বাগবী রেওয়ায়েত

করেছেন) এবং তিরমিয়ী শরীফে হযরত উদ্দে আদ্মারা থেকে, আবার কোন কোন রেওয়ায়েতে হযরত আস্মা বিনতে উমায়েস্ (রা) থেকেও এ ধরনের আবেদন উপস্থাপনের কথা বর্ণিত আছে—আর এসব রেওয়ায়েতে এ আবেদন উপরোদ্ধিভ আয়াতসমূহ নাযিল হওয়ার কারণ বলে সাবাভ করা হয়েছে।

উল্লিখিত আয়াতসমূহে নারীদেরকে স্বস্থি ও সাম্থনা প্রদান এবং তাদের আমল প্রহণযোগ্য হওয়ার শর্তাবলী সংলিস্ট বিশেষ আলোচনা রয়েছে। বলা হয়েছে, আলাহ্ পাক সমীপে মানমর্যাদা ও তাঁর নৈকট্য লাভের ভিত্তি হল সংকার্যাবলী, আলাহ্র আনুপত্য ও বশ্যতা স্বীকার। এ ক্লেল্লে নারীপুরুষের মাঝে কোন ভেদাভেদ নেই।

অধিক পরিমাণে আলাহর যিকিরের নির্দেশ এবং তার বৌজিকতা ও তাৎসর্য ঃ ইসলামের স্বন্ধ পাঁচ প্রকারের ইবাদত। যথা—নামায়, রোযা, হচ্জ, যাকাত ও জিহাদ। কিন্তু সমস্ত কোরআনে এর মধ্য থেকে কোন ইবাদত অধিক পরিমাণে করার নির্দেশ নেই 🖟 কিন্ত কোরআনে পাকের বহু সংখ্যক আয়াতে আলাহ্র যিকির অধিক পরিমাণে করার নির্দেশ রয়েছে। সূরায়ে আনফাল, সূরায়ে জুম'আ এবং এই সূরায় ् विधक अतियात आबार्क न्यत्र و الذَّا كَرِينَ اللهُ كَثَيْرًا وَّا لذَا كِراَتِ কারিগণ ও সমরণকারিণীগণ) বলা হয়েছে। এর তাৎপর্য সম্ভবত এই যে প্রথমত আলাহ্র যিকির সকল ইবাদতের প্রকৃত রাহ। হযরত মা'আয বিন্ আনাস (রা) থেকে বণিত আছে যে, জনৈক ব্যক্তি রস্লুছাহ্ (সা)-র নিকট জিভেস করল যে, মুজাহিদ-গণের মাঝে সর্বাধিক প্রতিদান ও সওয়াবের অধিকারী কোন্ ব্যক্তি হবে ? তিনি (সা) বললেন, যে সবচেয়ে বেশি আল্লাহ্র যিকির করবে। অতপর জিভেস করল যে, রোযাদারদের মধ্যে সর্বোচ্চ সওয়াবের অধিকারী কে হবে ? তিনি বললেন, যে আদ্বাহর যিকির স্বচেয়ে বেশি করবে। এরপভাবে নামায, যাকাত, হজ্জ, সদৃকা প্রভৃতি সম্পর্কেও জিভেস করন। তিনি প্রতিবার এ উত্তরই দিলেন যে, যে ব্যক্তি স্বাধিক, পরিমাণে আল্লাহ্র যিকির করবে, সে-ই স্বোচ্চ প্রতিদান লাভ করবে ( **ইবনে কাসীর**্থেকে আহমদ বর্ণনা করেছেন )।

দিতীয়ত, যাবতীয় ইবাদতের মধ্যে এটাই (যিকির) সহজতর। এটা আদায় করা সম্পর্কে শরীয়তও কোন শর্ত আরোপ করেনি—ওযুসহ বা বিনা ওযুতে উঠতে-বসতে চলতে-ফিরতে সব সময়ে আলাহ্র যিকির করা যায়। এর জন্য মানুষের কোন পরিপ্রমই করতে হয় না. কোন অবসরেরও প্রয়োজন নেই। কিন্ত এর লাভ ও ফলপ্রতি এত বেশি ও ব্যাপক যে, আলাহ্র যিকিরের মাধ্যমে পার্ষিব কাজকর্ম ও দীন (ধর্ম) ইবাদতে রূপান্তরিত হয়। আহার গ্রহণের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী দোয়া, বাড়ি থেকে বের হওয়ার ও ফিরে আসার দোয়া, সফরে রওয়ানা করা ও সফরকালীন বাড়ি

ফিরে আসার দোয়া, কোন কারবারের সূচনাগর্বে ও শেষে রস্নুল্লাহ্ (সা) নির্দেশিত দোয়া—প্রভৃতি দোয়ার সারমর্ম এই যে, মুসলমান ষেন কোন সময়েই আলাহ্ সম্পর্কে জমনোযোগী ও গাফিল থেকে কোন কাজ না করে, জার তাঁরা যদি সকল কাজকর্মে এ নির্ধারিত দোয়াসমূহ পড়ে নেয় তবে পাধিব কাজ দীনে (ধর্মে) পর্যবসিত হয়ে বায়।

وَمَا كَانَ لِهُوْمِنَ وَلَا مُؤْمِنَةٍ لَذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ آمُرًا أَن يُكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِن آخِرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولُهُ فَقَاضَلُ ضَلَا لَا لَهُمُ الْخِيرَةُ مِن آخِرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولُهُ فَقَاضَلُ ضَلَا مَعْ اللهُ عَلَيْهِ وَانْعَمَّ عَلَيْهِ آمْسِكَ عَلَيْكَ وَ لَا تَقَوْلُ اللّهِ مَا اللهُ مُنبِينِهِ وَتَعْفَى عَلَيْهِ وَانْعَمَ اللهُ مُنبِينِهِ وَتَعْفَى عَلَيْهِ وَانْعَمَّ اللهُ مُنبِينِهِ وَتَعْفَى عَلَيْهِ وَانْعَمَى وَانْتِي اللهُ وَتَغِفَى فَيْ نَفْسِكَ مَا اللهُ مُنبِينِهِ وَتَعْفَى النّهُ وَلَا اللهُ مُنبِينِهِ وَتَعْفَى اللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَكَانَ آمُرُ اللهِ مَفْعُولًا ﴿ وَمَا كُنّ عَلَمُ النّهِ وَمُعْفَولًا ﴿ وَمَا كُنّ عَلَمُ النّهِ وَمُعْفَولًا وَمَن عَلَمُ اللّهِ وَمُن كَرَّ اللهِ وَكَانَ آمُرُ اللهِ مَفْعُولًا ﴿ وَمَا كُنّ مُن يَبْلِغُونَ وَلِللّهِ وَلَا إِللّهُ وَكُن اللّهِ وَلَا إِنْ اللهِ وَكَارًا مَ عَلَى اللّهِ مَفْعُولًا ﴿ اللّهِ اللّهِ وَكَارًا مَ مَنْ اللهِ وَكَارًا ﴿ اللّهِ وَلَا إِللّهِ اللّهِ وَكَارًا مَ مَنْ اللّهُ وَكَارًا ﴿ اللّهُ وَكُلّهُ اللّهُ وَلَا إِللّهُ وَلَا إِلّهُ اللّهُ وَكُونَ اللّهُ وَكَارًا فَي الْمُونَ اللّهُ وَلَا إِللّهُ وَكُلُونَ اللّهِ وَلَا إِللّهُ وَلَا إِللّهُ وَلَا إِللّهُ وَلَا إِللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا إِللّهُ وَلِي إِللّهِ حَسِينِينًا ﴿ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا إِللّهُ وَلَا إِللّهِ عَلَيْكُ اللهُ وَلَا إِلَا اللهُ وَلَا إِللّهُ وَلَا إِلَا اللهُ وَلَا إِلْمُ اللّهُ وَلَا إِلّهُ الللّهُ وَلَا إِلْكُونَ اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا إِلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا إِلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا إِلّهُ اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا إِلْمُ اللّهُ وَلَا إِلَا الللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ الللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ ال

(৩৬) আলাহ্ ও তাঁর রসূল কোন কাজের আদেশ করলে কোন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন ক্ষমতা নেই যে, আলাহ্ ও তাঁর রসূলের আদেশ অমান্য করে, সে প্রকাশ্য পথল্লটিতায় পতিত হয়। (৩৭) আলাহ্ যাকে অনুপ্রহ করেছেন; আপনিও যাকে অনুপ্রহ করেছেন; তাকে যখন আপনি বলেছিলেন, তোমার স্তীকে তোমার কাছেই থাকতে দাও এবং আলাহ্কে ভয় কর। আপনি অভরে এমন বিষয় গোপন করছিলেন, যা আলাহ্ পাক প্রকাশ করে দেবেন। আপনি লোকনিন্দার ভয় করছিলেন; অথচ আলাহ্কেই অধিক ভয় করা উচিত! অতপর যায়েদ যখন যয়নবের সাথে সম্পর্ক ছিয় করল, তখন আমি তাকে আপনার সাথে বিবাহবলনে আব্দ্র করলাম, যাতে মু'মিনদের পোষ্যপুরুরা তাদের স্তীর সাথে সম্পর্ক ছিয় করলে সেসব

রীকে বিবাহ করার ব্যাগারে মু'মিনদের কোন অসুবিধা না থাকে। আলাহ্র নির্দেশ কার্যে পরিণত হরেই থাকে। (৩৮) আলাহ্ নবীর জন্য বা নির্ধারিত করেন, তা করতে তাঁর কোন বাধা নেই। পূর্ববতাঁ নবীগণের ক্লেরে এটাই ছিল আলাহ্র চিরাচরিত বিধান। আলাহ্র আদেশ নির্ধারিত, অবধারিত। (৩৯) সেই নবীগণ আলাহ্র পর্যায় প্রচার করতেন ও তাঁকে ভর করতেন। তাঁরা আলাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে ভর করতেন না। হিসাব প্রহণের জন্য আলাহ্ যথেন্ট।

#### তক্সীরের সার-সংক্ষেপ

কোন মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীর পক্ষে সম্ভব নর যে—যখন আলাহ্ ও তাঁর রসূল (সা) কোন কাজের (তা পাধিব কাজই হোক নাকেন--অবশ্য করণীয় বলে) নির্দেশ প্রদান করেন, তখন সেকাজে সেসব মু'মিনগণের কোন অধিকার অবশিস্ট থাকে (অর্থাৎ ইচ্ছানুষায়ী করার বা না করার) অধিকার থাকে না। বরং তা কার্যে পরিণত করাই ওয়াজিব ও বাধ্যতামূলক হয়ে যায় আর যে বাজি (এরাপ বাধ্যতা-মূলক নির্দেশের পর) আলাহ্ ও তাঁর রসূল (সা)-এর কথা অমান্য করে, সে স্পদ্ট পথ-ছুল্টতায় পতিত হল। আর (সে সময়ের কথা সমরণ করুন) যখন আপনি (উপদেশ ও পরামর্শছলে ) ঐ ব্যক্তিকে বলতে ছিলেন, যার প্রতি আল্লাহ্ অনুপ্রহ করেছেন; ( যথা ইসলাম প্রহণের তওফিক দিয়েছেন —যা দীনী অনুপ্রহ এবং দাসত থেকে মুক্তি দিয়েছেন—যা পাথিব অনুগ্রহ ) এবং আপনিও যার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন ( দীনী শিক্ষা প্রদান করেছেন এবং মুক্ত করে দিয়েছেন; অতপর ফুফাত বোনের সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করে দিয়েছেন অর্থাৎ যায়েদ বিন হারিসা, যাকে তিনি বোঝাচ্ছিলেন ) যে, তুমি নিজ স্ত্রীকে (ষয়নব) তোমার বিবাহাধীনে থাকতে দাও ( এবং তার সাধারণ ক্রুটি-বিচ্যুতিভলো ধরতে যেও না---অন্যথায় তোমাদের মাঝে গরমিল ও সামজস্যের অভাব পরিলক্ষিত হতে পারে। ) এবং আলাহ্বে ভয় কর। (আর তার সাধারণ অধিকারসমূহ আদায়ে শৈথিলা প্রদর্শন করো না, অন্যথায় তা সামজস্যহীনতার উদ্রেক করে) এবং (যখন অভিযোগসমূহ সীমা অতিক্রম করে গেল --- जाकांत्र रेनिए जश्लाधन ७ जामज्ञा विधानित जाना जात जवनिन्हें तरेन ना, তখন মুখে বলারই আশ্রয় নেওয়া হল ) আপনি নিজ অন্তরে সে কথা পোপন রাধছিলেন, যা আলাহ্ তা'আলা (পরিলেষে ) প্রকাশ করার ছিলেন[ এর অর্থ হ্ষরত ষয়নবের সাথে তাঁর (সা) বিয়ে—যখন হযরত যায়েদ তাকে তালাক দিয়ে দেবেন, যা আলাহ্ পাক 🤘 ়ৈ -এর সাহায্যে কথার মাধ্যমে এবং স্বয়ং বিয়ের মাধ্যমে প্রকাশ করছেন ] এবং ( এই শর্তসাপেক্ষ ইচ্ছার সাথে সাথে) আপনি মানুষের (রটানো দুর্নামের ) ভয় ও আশংকা করছিলেন। (কেননা সে সময় পর্যন্ত সম্ভবত এই বিয়ের মাঝে নিহিত গুরুত্বপূর্ণ দীনী কল্যাণ ও মঙ্গলের কথা তাঁর মনে উদিত হয়নি। হষরত যয়নবের খেয়ালে কেবল পাথিব বিশেষ মললের কথাই ছিল এবং পাথিব

বিষয়ে এরাপ আশংকা ক্ষতিকর নয়। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে কাম্যও বটে। যখন প্রশ্ন তুললে অপরের ধর্মীয় ক্ষতি ও অমঙ্গলের আশংকা থাকে এবং তাদেরকৈ এ থেকে অব্যাহতি দেওরা উদ্দেশ্য হয়।) আর আপনার পক্ষে আল্লাহ পাকই তো ভয় করার অধিকতর যোগ্য (অর্থাৎ) যেহেত্ প্রকৃত প্রস্তাবে এতে ধর্মীয় মুলল বিদ্যমান। যেমন পরবর্তী ککی لا یکون الح ত উল্লেখ রয়েছে। সূতরাং সৃষ্টিকুল থেকে কোন আশংকা করবেন না। বস্তুত ধর্মীয় মঙ্গল সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর তিনি আর কোন প্রকারের আশংকা করেন নি, যার বর্ণনা পরবর্তী পর্যায়ে রয়েছে। অতপর যখন তাঁর (ষয়নব) থেকে যায়েদের মন উঠে গেল (অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ পরমিল ও বনিবনা না হওয়ার দক্ষন তালাক দিয়ে দিল এবং ইদভেও অতিবাহিত হয়ে গেল, তখন) আমি আপনাকে তাঁর সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করে দিলাম, যাতে মুসলমানদের মধ্যে নিজেদের পোষ্যপুরদের স্ত্রীদের (বিয়ে) সম্পর্কে কোন সংকীর্ণতা না থাকে, যখন তারা (পোষ্যপুর্বপণ) এদের প্রতি অনাসক্ত ও বিরাগী হয়ে পড়ে (ও তালাক দিয়ে দেয়। মোটকথা শরীয়তের এ নির্দেশ প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য ছিল।) আর আল্লাহ্র এ নির্দেশ তো প্রকাশ পাওয়ারই ছিল। (কেননা যুক্তি এটাই চাচ্ছিল। পরবর্তী পর্যায়ে অপবাদের জওয়াব দেওয়া হচ্ছে, বলা হচ্ছে যে,) এ নবীর জন্য আল্লাহ্ পাক যে বিষয় (পাথিবভাবে বা শরীয়তগতভাবে) নির্ধারিত করে দিয়েছেন সে সম্পর্কে ন্বীর উপর কোন দোষারোপ ( এবং অপবাদ ) নেই। যেসব (নবী) অতীত হয়ে গেছেন তাঁদের জন্যও আল্লাহ্ পাক এ রীভিই নির্ধারিত করে রেখেছেন (অর্থাৎ তাঁরা যেসব কাজের অনুমতি পেতেন নিঃসংকোচে তা সম্পন্ন করে ফেলতেন। এতে তারা দুর্নাম ও অপবাদের লক্ষ্যন্থলে পরিণত হন নি। অনুরূপভাবে এ নবীও প্রন্নের লক্ষ্যন্থলে পরিণত

( এবং তদনুসারেই তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয় এবং তাঁরা আমল করেন। তাঁর অর্থাৎ নবীজীর ঘটনা মাঝে এ বিষয়ের অবতারণা, পুনরায় নবীগণের আনোচনার মধ্যে একে পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করা—সম্ভবত এ ইনিতই প্রদান করে যে, এসব বস্তু অন্যান্য যাবতীয় সৃষ্ট পাজিব বস্তুসমূহের ন্যায় এমন হিকমত বিশিষ্ট ও তাৎপর্য সম্বান্ত যে—তা পূর্ব থেকেই আলাহ্র ইলমে নির্ধারিত ও সাব্যস্ত হয়ে থাকে। সুতরাং এ বিষয়ে নবীকে অপবাদ ও ভর্ৎ সনা দেওয়া যেন আলাহ্কে অপবাদ দেওয়া। পক্ষান্তরে যে সব বিষয় ও কার্যাদি সম্পর্কে হক তা'আলা য়য়ং ভর্ৎ সনা ও নিন্দাবাদ ভাপন করবেন—যদিও সেওলো পূর্বনির্ধারিত বলে অবশ্যই হিকমত বিশিষ্ট, কিন্তু তা ভর্ৎ সনাস্থল ও শান্তিযোগ্য হওয়া, এ কথাই প্রমাণ করে যে, সেওলো অপকৃষ্টতা ও পাপ-পদ্দিলতার উপাদান সম্বান্ত। সুতরাং এ অপকৃষ্টতা ও পাপ-পদ্দিলতার পরি-প্রেক্ষিতে এসব কাজ ও বিষয়ের জন্য নিন্দাবাদ ও শান্তিবিধান জায়েয়। পরবর্তী পর্যায়ে নবীজীকে সাম্বনা প্রদানের উদ্দেশ্যে ওসব মহান পয়পন্থরের এক বিশেষ প্রশংসা বিরত হয়েছে। অর্থাৎ) এসব (অত্যীত কালের পয়গন্থরগণ) এমন ছিলেন

হন নি ) এবং ( সেসব পরগম্বর কর্তৃকও ) এ ধরনের যত কাজ সাধিত হয় (সেওলো

সম্পর্কেও ) আল্লাহ্র ছকুম ( পূর্ব হতেই ) নির্ধারিত হয়ে থাকে।

যে, আল্লাহ্ তা'আলার হকুমসমূহ পৌছাতেন (যদি মৌধিকভাবে পৌছাতে নির্দেশিত হতেন তবে মৌধিকভাবে আর যদি কর্মের মাধ্যমে পৌছাতে নির্দেশিত হতেন তবে কর্মের মাধ্যমে) এবং (এ পর্যায়ে) আল্লাহ্কেই ভর করতেন; এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে ভর করতেন না। [সুতরাং তিনি এ বিয়ে তাবলীগে ফেলী অর্থাৎ কাজের মাধ্যমে আল্লাহ্র নির্দেশ পৌছানো বলে অবহিত না হওয়া পর্যন্ত এরূপ আশংকিত হওয়া দোষের নয়। কিন্ত এখন যেহেতু আপনি এ সম্পর্কে ভাত হল্লেছেন, সুতরাং পুনরায় এরাপ আশংকা করবেন না—রিসালতের পদমর্যাদা এরাপ হওয়াই দাবি করে। বস্তুত এ কথা প্রকাশিত হওয়ার পর তিনি আর এরাপ আশংকা করেন নি। যদিও আল্লাহ্র নির্দেশাবলী পৌছানোর ক্লেছে তিনি কাউকে ভয় করতেন না—বস্তুত এর সন্তাবনাও ছিল না। তবুও নবী (আ) গণের ঘটনার উল্লেখ—একান্ডভাবে হাদয়ে অধিক শক্তি ও সাহস সঞ্চারের উদ্দেশ্যে এবং তাঁকে অধিক সাম্প্রনা প্রদানের উদ্দেশ্যে ফরমান যে, আমলসমূহের ] হিসাব-নিকাশ গ্রহণের জন্য আল্লাহ্ই যথেক্ট। (সুতরাং অপর কাউকে ভয় করা কেনঃ—তাঁর প্রতি ভর্ৎ সনাকারীকেও আল্লাহ্ পাক শান্তি প্রদান করবেন। আপনি এ অপবাদ ও ভর্ৎ সনার দক্ষন বিচলিত ও সন্তাপগন্ত হবেন না)।

## আনুষরিক ভাত্ব্য বিষয়

এ কথা পূর্বে করেকবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, সূরায়ে আহ্যাবের অধিকাংশ আহকামই রস্লুলাহ্ (সা)-র প্রতি ভালবাসা, সম্মান ও পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন সংক্লিষ্ট অথবা তাঁকে দুঃখ-যত্ত্রণা গৌহানো নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কিত।

উপরোদ্ধিতি আয়াতসমূহও এ সম্পর্কিত কয়েকটি ঘটনা প্রসংগেই নাষিল হয়েছে।

এক ঘটনা এই ষে, হ্যরত যায়েদ বিনৃ হারিসা (রা) এক ব্যক্তির ক্লীতদাস ছিলেন। অভতার যুগে রস্লুরাহ (সা) তাঁকে অতি অল্প বয়সে 'ওকাষ' নামক বাজার থেকে খরিদ করে এনে মুক্ত করে দেন। আর আরব দেশের প্রথানুষায়ী তাঁকে গোষ্যা পুরের গৌরবে ভূষিত করে লালন-পালন করেন। মক্লাতে তাঁকে 'মুহ্তমদ (সা)-এর পুল যায়েদ' নামে সম্বোধন করা হত। কোরআনে করীম এটাকে অভতার যুগের প্রান্ত রাভি রীতি আখ্যায়িত করে তা নিষিদ্ধ করে দেয় এবং পোষ্য পুলকে তার প্রকৃত পিতার সাথে সম্পর্কযুক্ত করতে নির্দেশ দেয়। এ প্রসঙ্গেই এ সূরার প্রথমাংশের আয়াতসমূহ বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব মুহ্তমেদ (সা) নামে ডাকা পরিহার করেন এবং তাঁর পিতা হারিসার স্থাথে সম্পর্কযুক্ত করতে থাকেন।

একটি সূক্ষ কথাঃ সমগ্র কোরআনে নবী (সা)-গণ ব্যতীজুকোন দ্রেচ বিশিস্ট্তম সাহাকীর নামেরও উল্লেখ নেই। একমাল যায়েদ বিন্ হারিসা (রা)-র নাম রয়েছে। কোন কোন মহাদ্বা এর তাৎপর্য এটাই বর্ণনা করেছেন যে, কোরজানের নির্দেশানুসারে রসূলুলাহ (সা)-র সাথে তাঁর পুরছের সম্পর্ক ছিন্ন করে দেওয়ার ফলে এক বিশেষ সম্মান থেকে বঞ্চিত হন। আল্লাহ্ পাক কোরআনে করীম তাঁর নাম অন্তর্ভুক্ত করে এর বিনিময় প্রদান করেছেন। যায়েদ শব্দটি কোরআনে করীমের একটি শব্দ হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে হাদীসের মর্মানুসারে এর প্রতিটি আক্ষর পাঠের বিনিময়ে আমলনামায় দশ দশ নেকী লিপিবদ্ধ হয়। কোরজানে পাকে কেবল তাঁর নাম পাঠ করলে পর লিশ নেকী লাভ করা যায়।

রসূলুরাহ্ (সা) ও তাঁর প্রতি বিশেষ মর্যাদা প্রদর্শন করতেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) ফরমান যে, যখনই তিনি (সা) তাঁকে কোন সৈন্যবাহিনীভূক্ত করে পাঠিয়েছেন—তাকেই সেনাপতি নিযুক্ত করেছেন।—(ইবনে কাসীর)

বিশেষ জাতব্যঃ ইসলামে এই ছিল গোলামির মর্মার্থ—শিক্ষা-দীকা প্রদানের পর যারা যোগ্য প্রতিপন্ন হয়েছেন তাঁদেরকে নেতার মর্যাদায় উন্নীত করা হয়েছে।

যায়েদ বিন্ হারিসা (রা) যৌবনে পদার্পণের পর রস্লুলাহ্ (সা) নিজ কুফাতো বোন হযরত যয়নব বিন্তে জাহ্শ (রা)-কে তাঁর নিকট বিয়ে দেওয়ার প্রভাব পাঠান। হযরত যায়েদ (রা) যেহেতু মুজিপ্রাণ্ড দাসের কালিমা বিজড়িত ছিলেন সুতরাং হযরত যয়নব ও তাঁর প্রাভা আবদুলাহ্ বিন্ জাহ্শ এ সম্ভক্ত ছাপনে এই বলে অবীকৃতি ভাপন করেন যে, আমরা বংশম্যাদায় ভার চাইতে প্রেচ্চ ও উন্নত।

যাতে এ হিদায়ত রয়েছে যে, যদি রস্লুলাহ্ (সা) কারো প্রতি বাধ্যতামূলকভাবে কোন কাজের নির্দেশ প্রদান করেন তবে সে কাজ করা তার উপর ওয়াজিব হয়ে যায়। শরীয়তানুযায়ী তার তানা করার অধিকার থাকে না। শরীয়তে এ কাজ মূলত ওয়াজিব ও জরুরী না হলেও যেহেতু তিনি এ কাজের নির্দেশ প্রদান করেছেন, সূত্রাং তার উপর সে কাজ ওয়াজিব ও অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। যে ব্যক্তি তা করবে না আয়াতের পরিশেষে একে স্পট্ট গোমরাহী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

হষরত ষয়নব ও তাঁর ভাই এ আয়াত শুনে তাদের অসম্মতি প্রত্যাহার করে নিয়ে বিয়েতে রাষী হয়ে যান। অতপর বিয়ে অনুনিঠত হয়। যার মহর দশটি লাল দীনার (প্রায় চার তোলা হর্ল)ও ঘাট দিরহাম (প্রায় আঠারো তোলা রৌগ্য) এবং একটি বার বরদারীর জন্ত, এক পরন্ত লাওয়ায়েমাত আনুমানিক পঁচিশ সের আটা ও পাঁচ সের খেজুর—রসূলুরাহ্ (সা) যাং নিজের পক্ষ থেকে আদায় করে দেন। (ইবনে কাসীর) অধিকাংশ তফ্সীরকারের নিকট হয়রত যায়েদ ও হয়রত যয়নবের বিয়ে সংশ্লিন্ট ঘটনাই এ আয়াতের শানে—মুয়ুল।—(ইবনে কাসীর, কুরুতুবী, মাষহারী)

ইবনে কাসীর ধ্রুমুখ মুফাস্সির অনুরাগ আরো দু'টি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ভন্মধ্যেও একথার উল্লেখ রয়েছে যে, উপরে বণিত আয়াত এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই নাষিল হয়েছে। তন্ধধ্যে একটি হয়রত তুলায়বীব (রা)-এর ঘটনা। তা এই ষে, তিনি এক আনসার সাহাবীর মেয়ের সাথে বৈবাহিক সম্বন্ধ হাগন করতে ইচ্ছুক ছিলেন। এই আনসার ও তাঁর পরিবার-পরিজন এ সম্বন্ধ হাগনে অশ্বীকৃতি ভাগন করলেন। কিন্তু এ আয়াত নাষিল হওয়ার পর সবাই রাষী হয়ে যান এবং যথারীতি বিয়েও সম্পন্ন হয়ে যায়। নবীজী (সা) তাদের জন্য পর্যাণত জীবিকা কামনা করে দোয়া করলেন। সাহাবায়ে কিরাম বলেন যে, তার গৃহে এত বরকত ও ধনসম্পদের এত আধিক্য ছিল যে, মদীনার গৃহসমূহের মধ্যে এ বাড়িটিই ছিল সর্বাধিক উন্নত ও প্রাচুর্যের অধিকারী এবং এর শ্বচের অংকও ছিল স্বচাইতে বেশি। পরবর্তীকালে হয়রত জুলায়বীব (রা) এক জিহাদে শাহাদাত বরণ করেন। রস্বুল্বাহ্ (সা) তাঁর দাফন-কাফন নিজ হাতে সম্পন্ন করেন।

অনুরূপভাবে উচ্মে কুলসুম বিন্তে ওকবা বিন্ আবী মুয়ীত সম্পর্কেও হাদীসের রেওয়ায়েতসমূহে এক ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। —(ইবনে কাসীর, কুরতুবী)। প্রকৃত প্রভাবে এওলোর মাঝে কোন বিরোধ বা অসামঞ্জস্য নেই। এরূপ একাধিক ঘটনাই আয়াত নাযিল হওয়ার কারণ হতে পারে।

বিয়ে-শাদীতে বংশগত সমতা রক্ষার নির্দেশ এবং তার স্তর ও উরিখিত বিয়েতে হ্যরত য্রন্থ ও তাঁর শ্রাতা আবদুলাহ্ (রা)—র প্রথম পর্যায়ে অসম্মতির কারণ ছিল, উডয় পক্ষে বংশগত সমতা ও সাদৃশ্যের অনুপশ্থিতি এবং এ কারণ সম্পূর্ণ শরীয়ত-সম্মত। রস্লুলাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন যে, মেয়েদের বিয়ে-শাদী সমমর্যাদাসম্পন্ন বংশে দেওয়া উচিত—যার সঠিক ব্যাখ্যা পরে আসছে। এখন প্রন্ন উঠে যে, এক্ষেরে হ্যরত যায়নব (রা) ও তাঁর ভাইয়ের আপত্তি কেন গৃহীত হলো না।

উত্তর এই যে, ধর্মীয় দৃশ্টিকোণ থেকে দম্পতিদয়ের উত্তর পক্ষে সকল ক্ষেব্রে সমতা ও সাদৃশ্য একান্ত প্রয়োজনীয় । কোন কাফিরের সহিত কোন মুসলিম মেয়ের বিয়ে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। যদিও মেয়ের এতে সম্মতি থাকে। কেননা এটা কেবল মেয়ের অধিকার নয় যে, তথু তার সম্মতির কারণেই তা রহিত হয়ে যাবে, বরং আল্লাহ্র হক ও অধিকার এবং আল্লাহ্ কর্তৃ ক আরোপিত ফরম ও অবশ্য পালনীয় নির্দেশ। পক্ষান্তরে বংশগত ও অর্থনৈতিক সমতার ব্যাপারটা এর থেকে সম্পূর্ণ পৃথক—কেননা এটা হলো মেয়ের অধিকার। আর বংশগত সমতার অধিকারের বেলায় মেয়ের সাথে সাথে তার অভিভাবকগণও শরীক আছে। যদি কোন বিবেকসম্পন্না পূর্ণ বয়কা মেয়ের ধনাত্য পরিবারভুক্ত হওয়া সম্বেও কোন দরিদ্র ছেলের সহিত পরিণয়স্ত্রে আবদ্ধ হতে রাষী হয়ে নিজম্ব অধিকার পরিহার করে দেয়, তবে তার সে অধিকার রয়েছে। কোন বিশেষ কল্যাণ ও মঙ্গলের কথা বিবেচনা করে কোন মেয়ে ও অভিভাবকর্ম যদি বংশগত সমতার দাবি পরিহার করে এমন এক ব্যক্তির সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক ছাগনে রাষী হয়ে যায়, যায়া বংশগতভাবে তাদের চাইতে হেয়, তবে তাদের এ অধিকার করা বিশেষ রয়েছে। বরং ধর্মীয় মঙ্গলামজনের কথা বিবেচনা করে এ অধিকার পরিহার করা বিশেষ

প্রশংসনীয় ও কাম্য। এ জন্যই রস্লুলাহ্ (সা) বহু ক্ষেত্রে ধর্মীয় মঙ্গলের কথা বিবেচনা করে এ অধিকার পরিহারপূর্বক বিয়ের কাজ সম্পন্ন করার পরামর্শ দিয়েছেন।

কোরআন করীমের ব্যাখ্যা ও মর্মানুষারী একথা সুস্পত্টভাবে প্রমাণিত যে, নারী-পুরুষ নিবিশেষে উভ্যতের প্রত্যেকের উপর রস্লুল্লাহ্ (সা)-র হক ও অধিকার সব-চাইতে বেলি। এমনকি স্বরং নিজের চাইতে বেলি। ষেমন কোরআনে হাকীমে ইরশাদ হয়েছে: কিন্তুর নিজের চাইতেও বেলি। হাই হয়রত ষয়নব ও আবদুলাহ্র নাগারে যখন রস্লুল্লাহ্ (সা) বংশগত সমতার অধিকার পরিহার করে হয়রত যায়েদ বিন হারিসার সাথে বিয়েতে সভ্যতি দানের নির্দেশ দেন, তখন এই হকুমের সামনে নিজেদের মতামত ও অধিকার পরিত্যাগ করা তাদের উপর ফরম ও অপরিহার্ম কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এতে তাঁরা অসভ্যতি প্রকাশ করায় কোরআনে করীমে এ আয়াত নাফিল হয়।

এখন প্রশ্ন উঠে যে, যখন শ্বয়ং রস্বুলুরাহ্ (সা)-ও বংশগত সমতা বজায় রাখা প্রয়োজনীয় বলে মনে করতেন, তবে তা রাখলেন না কেন ? এর উত্তর উল্লিখিত বর্ণনার মাকেই প্রকাশ পেয়ে সেছে যে, অন্য কোন ধর্মীয় মঙ্গলের দিক বিবেচনা করে এই বংশগত সমতা পরিহারযোগ্য। রস্বুলুরাহ্ (সা) জীবদ্দশায়ও এরাপ ধর্মীয় মঙ্গলের কথা বিবেচনা করে বংশগত সমতার অবর্তমানেও বহু বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এর ফলে মৃল মাসাআলার উপর কোন প্রভাব পড়ে না।

সমতার মাস'জালা ঃ বিয়ে-শাদী এমন এক ব্যাপার যে, এতে দম্পতির উভয়ের মাঝে বভাবগত সাদৃশ্য না থাকলে বিয়ের মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে যায়, পরক্সরের হক ও অধিকার আদায়ের ব্যাপারে য়ুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়-—পরক্সর কলহ-বিবাদ সৃষ্টি করে। তাই শর্মীয়তে সমতা ও পারক্সরিক সাদৃশ্য বিধানের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্ত তার অর্থ এটা নয় য়ে, কোন উঁচু পরিবারের ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত নীচু পরিবারের লোককে অপকৃষ্ট বলে মনে করবে। ইসলামে মানমর্যাদার মূলভিডি তাকওয়া, নির্চা ও ধর্মপরায়ণতা, এক্ষেত্রে বংশগত কৌলীনা যতই থাকনা কেন আলাহ্র নিকটে এর সবিশেষ ওরুত্ব নেই। নিছক সামাজিক রীতিনীতি ও শৃংখলা বজায় রাখার জন্য বিয়ে-শাদীতে সমতা রক্ষার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

এক হাদীসে রস্লুলাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন যে, মেরেদের বিয়ে তাদের অভিভাবকগণের মাধ্যমেই অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত অর্থাৎ প্রাণ্ডবয়কা মেরেদের পক্ষেও নিজের বিয়ের ব্যাপারে নিজে উদ্যোগী হয়ে চুকানো সংগত নয়—লজা ও সম্ভমের দিক বিবেচনায় এ দায়িছ গিতামাতা ও অন্যান্য অভিভাবকর্ম্পের উপরই নাম্ভ থাকা উচিত। তিনি আরো ইরশাদ করেছেন যে, মেরেদের বিয়ে সমকক পরিবারেই দেওয়া উচিত। হাদীসের সনদ যদিও দুর্বল , কিন্তু সাহাবায়ে কিরামের বিভিন্ন উল্লিও

বালীসমূহ বারা সমধিত হওরার এ হালীস দলীল হিসেবে পেশ করার বোগাতা অর্জন করেছে। ইমাম মুহাস্মদ (র) 'কিতাবুল আসার' নামক গ্রহে হ্যরত কারুকে আসম (রা) এর উজি বর্ণনা করেছেন যে, আমি এ মর্মে করমান জারি করে দেব— মেন কোন সভাত বালনামা বংশের মেরেকে অর্জভাকত জ্বলাত বাল মর্যাদাসম্পর্ম পরিবারে বিয়ে দেয়া না হয়—জনুরাপড়াকে হ্যরত আরোণাও হ্যরত আনাস (রা)-এর প্রতি বিশেষ তাকীদ দিরেছেন যেন সম্তা রক্ষার প্রতি ষ্থাষ্য ওরুত্ব প্রদাম করা হয়, যা বিভিন্ন সনদে বলিত আছে। ইমাম ইবনে হ্যাম (র)-ও ক্তহ্ত কাদীরে একথা বিভারিতভাবে বর্ণনা করেছেন।

সারক্থা এই যে, বিরে-শাসীতে উদ্ধা প্রকরে সমতা ও সাদৃশ্যের প্রতি যথায়থ ওক্তত্ব আরোপ শরীয়তে বিশেষভাবে কাম্য—যাতে উভয়ের যথ্যে সম্পুতি ও মনের মিল ছাপিত হয়। কিন্ত কুষ্টুর (সাবিক সমতা বিধান) চাইতে অধিক ওক্ত্বপূর্ণ কল্লাণ ও মসলের দিক যদি সামনে আসে তবে কনে ও তার অভিভাবকর্ম্পের প্রক্রে তাদের এ অধিকার প্রিত্যাগ করে বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে নেওয়া জায়ের আছে। বিশেষ করে কোন ধর্মীয় কল্যাণ ও মলল সাধনের উদ্দেশ্যে এরাপ করা উভম ও অধিক কামা। যেমন সাহাবায়ে কিরামের বিভিন্ন ঘটনা থেকে এ কথার প্রমাণ মিলে ির্ম্ন ভারা এ কথাও বোঝা যায় যে, এসব ঘটনা কুষ্টুর (সমতা বিধান) মূল মাসভালার প্রিপ্রতীনয়।

ি বিভীর ঘটনা ঃ নবীজী (সা)-র নির্দেশ মুডাবিক হযরত যায়েদ বিন হারিসার সাথে হ্যরত যরনবের বিয়ে সম্পর্ক হয়ে যায়। কিন্ত তালের বভাব-প্রকৃতিতে মিল হিয়মি। হ্যুরত বায়েদ (রা) হ্যুরত যুরন্ব (রা) সম্পর্কে ভাষাগত ত্রেচছ, গোলগত কৌলীন্যাভিমান এবং আনুগত্য ও শৈথিলা প্রদর্শনের অভিযোগ উত্থাপন করতেন। অপর দিকে নবীজী (সা)-কে ওহীর মাধ্যমে একথা ভাত করানো হয় যে, হ্যরত হায়েদ -(রা) <del>হ্</del>ষরত**্ষরনরকে ভালাক দিয়ে**্দেবেন, জতপর হয়রত ব্রন্নৰ (রা)্হ্যুরে পাক (সা)-র পরিণয়সূদ্ধে আবদ্ধ হবেন। একদিন হষরত যায়েদ (রা) রসূলুলাহ্ (সা)-র খিদমতে এসব অনুযোগ পেশ করতে গিয়ে হযরত যয়নবকে ভালাক দেওয়ার ইল্ছে প্রকাশ-জুলুন । নবীজী (সা) মুদিও আলাহ্ পাক কর্ত্ব অবৃহিত হয়েছিলেন ষে, ঘটনার পরিণত্তি এ পর্যায়ে গিয়ে পড়াবে যে, হযরত খামেদ (রা) হযরত খ্যুন্ব (রা)–কে:ভালাক দিয়ে দেবেন, অভপুর <u>হযুর্ড যুয়ন্ব (রা) নবীজীর</u> সহিত প্রিণুয়– সূত্রে আবন্ধ ক্রেন ৷ কিন্ত দু'কারণে তিনি মুখুরত খারেদকে তালাক দিতে বার্ণ ুকরবেন ৷ প্রথমত, তাজকৈ দেওয়া ষ্ট্রিও শ্রীষ্টে জায়েষ, কিন্তু প্রদানীয়ুও কাম্য নয় বরং বৈধ ব্রস্থাত্র মাঝে নিঞ্চট্চ্ম ও স্বাধিক অবাচ্নীয়। আরু পাধিব ্দিক থেকে কোন কার্য সংঘটিত হওয়া, দ্রীয়তের হকুমকে এভাবানিত করে না। ্ৰিতীয়ত, ন্রীজী (সা)-র অভ্যে এক্সপ ধারণা স্থিতী হয় যে, যদি হয়রত যায়েদ ভাষাক দেওয়ার পর তিনি হয়ত মহনবের গালি গ্রহণ করেন অবে **ভারন্**বাসী বর্বর

وَتَحْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ احَقَّ أَنْ تَخْشَا لا

অধাৎ (সেই সময়ের কথা সমরণ করুন) বছন জাপনি, জালাহ্ পাক ও আপনি যার প্রতি অনুপ্রহ করেছেন, তাকে বলছিলেন যে, তুমি নিজ দ্রীকে ভৌষার বিবাহা-ধীনে ধাকতে দাও। এ ব্যক্তি হ্যবত যায়েদ। আলাহ্ পাক তাঁকে ইসলামে দীকিত করে ভার শ্বৃতি প্রথম অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন। বিভীয়ভ, নবীজীর সাহচর্য লাভের সৌরব अमान करत्रन<sup>्</sup>थवर नवीजी जाँद अजि अथम जन्धक अमर्बन करत्रन—जाँक भागामि খেকে অব্যাহতি দানের মাধ্যমে। ভিতীয়ত, নবীজী (সা) তাঁকে এমন শিক্ষাদীক্ষার মাধ্যমে পড়ে ভোজেন যে, ভার প্রভি বিশিল্ট সাহারারে কিরাম পর্যন্ত সম্মান প্রদর্শন -ক্রতেন। পরবর্তী পর্যায়ে হযরত **খায়েদের এতি নবীজী (সা)-র প্রয়োপকৃত** উজি नक्स क्रा श्राह : الله عليه و النو الله الله الله الله अर्था निस स्नाद বিবাহীধীনে থাকতে দাও এবং আলাহ্কে ভই কর। একেনে আলিহ্কে ভয় করার নির্দেশ এ মর্মেও হতে পারে যে, তালাক একটি অপকৃষ্ট ও গহিত কাজ, সুভরাং এ খেকে বিরভ খাক। আবার এ অথেও বাবহুত হতে পারে যে, বিবাহাধীনে বহাল রাখার পর বভাবগত সর্মাল ও অবজার সরুন তাঁর অধিকারসমূহ আদায়ের বেলায় ষেন কোন প্রকারের শৈথিলা প্রদর্শন**িনা করে। তাঁরি (সা) এ উজি' এ জার**পায় িসম্পূর্ণ ঠিক ও যথার্থই ছিল। কিন্তু আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সংঘটিতব্য ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হওঁয়ার এবং অভায়ে হয়রত যয়নবৈর পাণি গ্রহণের বাসনা উল্লেকর পর ্হ্যরত যারেদের প্রতি তালাক না দেওয়ার উপদেশ এক প্রকারের বাহ্যিক ও ভানুঠানিক হিতাকাণকার বহিঃপ্রকাশেরই পর্যায়ভুক ছিল, যা রস্লের পদম্বীদার সহিত সামজস্যপূর্ণ ছিল না। বিশেষ করে এ কারণে যখন এর সাথে জনমণ্ডলীর অগবাদের আশংকাও বিদ্যমান ছিল। তাই উদ্লিখিত আয়াতে শাসন বাক্যের ভাষা ছিল এরপে যে, আপনি যে কথা মনে মনে লুকিয়ে রাখছিলেন তা ভাছাত্ পাক প্রকাশ করে দেবেন। যখন আলাত্র পক্ষ থেকে হযরত যয়নবের সহিত জাপনার পরিপর সম্পর্ক ছাঁপনের সংবাদ সম্পর্কে আপনি অবহিত রয়েছেন এবং জাপনার অভরেও বিয়ের বাসনার উদ্রেক করেছে তখন এ ইচ্ছা ও বাসনা গোপন রেখে এযন প্রকারের বাহ্যিক ও আনুষ্ঠানিক আলোচনা করেছেন যা আপনার মর্যাদার পরিপত্নী। জনমগুলীর অপরাদের ভয় সম্পর্কে করমান যে, আপনি মানুষ্কে ভয়ু করছেন, অথচ ভয় তো করা উচিত কেবল আলাত্কে। অর্থাৎ যখন আপনি ভাত ছিলেন যে, এ ব্যাপার আলাত্র পক্ষ থেকেই সংঘটিত হবে—এতে যখন তাঁর অসন্তেচ্টির কোন আশংকাই নেই তখন নিছক মানুষের ভয়ে এ ধরনের উদ্ভি যুক্তিযুক্ত হয়নি।

এ ঘটনা সংশ্লিক্ট উপরে বণিত বিবরণ 'তফসীরে ইবনে কাসীর' 'কুরতুবী' ও 'রহল মা'আনী' থেকে সংগৃহীত হয়েছে এবং আয়াত مَا اللهُ عُنْدُيْ فَي نَفْسِكَ مَا اللهُ

এর ব্যাখ্যা এই যে, আপনি অন্তরে যে বিষয় গোপন রেখেছেন তা এ বাসনা যে, হ্যরত যায়েদ (রা) হ্যরত যয়নবকে তালাক দিলে পর আপনি তাঁর পাণি গ্রহণ করবেন। এ ব্যাখ্যা হাকেম, তিরমিয়া, ইবনে আবা হাতেম প্রমুখ মুহাদিসীনে কিরাম হ্যরত আলী বিন হসায়ন যয়নুল আবেদীনের রেওয়ায়েত থেকে নকল করেছেন। রেওয়ায়েতের নকল নিশ্নে প্রদত্ত হলোঃ

ا و حى الله تعالى ابنة ملى الله عليه و سلم ان زينب سيطلقها زيد و حى الله تعالى ابنة ملى الله عليه و سلم ان زينب سيطلقها زيد مسلام و بنز و جها بعد ع مليه الصلوة و السلام هعوا و والسلام و معوا و و السلام و و بنز و جها بعد ع مليه الصلوة و السلام و معوا و و السلام و و بنز و جها بعد ع مليه الصلوة و السلام و معوا و و السلام و و السلام و و السلام و و السلام و السلام

ক্লবনে কাসীর ইবনে আবী হাতেমের উদ্ধৃতি দিয়ে নিম্নোজু শব্দ সম্ভিট নকল করেছেনঃ

ان الله اعلم نبیه انها ستکون من ازوا جه قبل ان یتزوجها فلها اتا ه زید لیشکوها البه قال اتن الله اسلام ملیك زوجك نقال انتجار تك نفسك ما الله مبدیه

অর্থাৎ আলাহ্ পাক তার নবী (রা)-কে এ মর্মে অবহিত করেছেন যে, হুষ্রত ষয়নষও অনতিবিলয়ে পুণাবতী সীগণের অভজুঁজ হয়ে যাবেন। অতপ্র হযরত যারেদ তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে নবীজী (সা)-র খিদমতে উপস্থিত হন, তথন তিনি (সা) বলেন যে, আলাহ্কে ভয় কর এবং যীয় জীকে তালাক দিও না। অতপর আলাহ্ পাক বলেন যে, আমি তো আপনাকে এ কথা বলে দিয়েছিলাম যে, আমি ভাঁকে আপনার (সা) সাথে পরিপর সূত্রে আবদ্ধ করে দেব এবং আপনি এমন একটি বিষয় গোগন করে রেখে আসছিলেন, যা আলাহ্ প্রকাশ করে দেবেন।

অধিকাংশ তক্ষসীরকার যথা যুহ্রী, বকর ইবন্ল আলা, কুশাইরী ও কাষী আবু বকর ইবন্ল আরাবী প্রমুখ এ তক্ষসীরই প্রহণ করেছেন, যে বিষয় অভরে গোপন রয়েছে বলে বর্ণনা করা হয়েছে ওহারে ইলাহী অনুষায়ী রেওয়ায়েতে এই ১৯ -এর তক্ষসীর হয়রত যয়নব (রা)-র প্রভি ভালবাসা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সে সম্পর্কে, প্রখ্যাত মুক্ষাস্সির ইবনে কাসীর মন্তব্য করেন যে, এসব রেওয়ায়েতের মধ্যে কোনটাই বিশুদ্ধ ও প্রামাণ্য নয় বলে আমরা এওলোর উল্লেখ বাশ্ছনীয় মনে করিনি।

বন্ধত কোরজান পাকের শব্দাবলীতেও হ্যরত যরনুর জাবেদীন (রা)-এর রেওয়ায়েতে উপরে বণিত এ তফসীরেরই সমর্থন মেলে। কেননা এ আয়াতে স্বয়ং আয়াহ্ পাক বলে দিছেন যে, অয়ুরে লুকায়িত বন্ধ তাই ছিলু যা আয়াহ্ পাক প্রকাশ করে দেবেন। আয়াহ্ পাক পরবর্তী আয়াতে যে বিষয় প্রকাশ করেছেন তা হলো হ্যরত যয়নবের সাথে হযুর (সা)-এর বিয়ে। যেমন—বলেছেন ৬০০০ ৩০০০ আমি আপনাকে তাঁর (হ্যরত যয়নব) সাথে পরিপয়সূত্রে আবদ্ধ করে দিলাম।—(রাছল মাতানী)।

, **অপবাদ থেকে বেঁচে থাকা বাশ্ছনীয়ঃ** প্রয় উঠে যে, মানুষের অপবাদ ও ভর্মনা থেকে বাঁচার জন্য রস্লুলাত্ (সা) এমন বিষয়কে সোপন করলেন কেন, ষা আলাহ্র অসন্তশ্টির কারণ হয়ে দাঁড়াল। এর উত্তর্ম এই যে, এ ক্লেন্তে কোরআন-হাদীস দারা প্রমাণিত আসল বিধান হল, যে কাজ করলে মানুষের মাঝে তুল বোঝাবুঝি এবং তারের তেওঁ সনা ও অপবাদ দেওয়ার পাগে বিশ্বভ্রেঞ্যার আশংকা থাকে, সেও-লোকে পরিহার করা সেক্ষেরে তো অর্শাই জারেষ যখন এ কাজ শ্রীয়তের সূল লক্ষ্য-ব্রসমূহের অভতুঁজ না হয় এবং হালাল-হারাম জনিত কোন দীনী নির্দেশ এর সাথে জড়িত মা থাকৈ, ষদিও কাজটি মূলত প্রশংসনীয়ই হয়। যার উদাহরণ নবীজী (সা)-র হাদীসে বিদ্যমান রয়েছে। ষথা নবীজী (সা) ইরশাদ করেছেদ<sup>্</sup>ষে, অভতা ও বর্বরতার যুগে যখন কা'বাঘর নিমিত হয়, তখন এতে কয়েকটি কাজ হষরত ইরাহীম (আ) অনুসৃত রূপরেখার উল্টো করা হয়। ১. কাবা পৃহের জংশ-বিশেষ নির্মাণ বহিত্তি করে রাখা হয়। ২. হবরত ইক্লাছীম (জা) কর্তৃ ক নির্মাণ-কালে, বায়তুলাত্র অভ্যন্তরে প্রবেশের জন্য দুটি দরজা ছিল; একটি পণিচম দিকে অপরটি পূ<mark>র্বদিকে। ফলে ৰায়তুলাহ্</mark>র ভেতরে যাতায়াতে কোন প্রকারের অসুবিধা হতো না। জাহিলিয়াত বুসের লোকেরা এতে দু'ভাবে<sup>()</sup>হন্তক্ষেপ করল। পশ্চিম দিকের দরজা একেবালে বন্ধ করে দেওয়া হল এবং পূর্ব দিকের দরজা যা—ভূতলের প্রায় সম উচ্চড়া বিশিল্ট ছিল, তা এতটুকু উঁচু করা হল যে, সিঁড়ি ব্যতীত সে দরজা দিয়ে প্রবেশ করা যেত না। উদ্দেশ্য এই ছিল যে, যাকে তারা অনুমতি দেবে কেবল সে-ই এর ভিতর প্রবেশ করতে পারবে।

রস্লুয়াহ্ (সা) ইরশাদ করেন যে, যদি নও-মুসলিমগণের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি সুলিটর আশংকা না থাকত তবে আমি কা'বাঘর হযরত ইরাহীম (আ)-এর রগরেখা অনুযায়ী পুননির্মাণের বাবছা করতাম, এ হাদীস প্রত্যেক প্রামাণ্য গ্রন্থেই রয়েছে। এর দারা বোঝা গেল যে, রস্লুয়াহ্ (সা) মানুষকে ভুল বোঝাবুঝি থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে তাঁর এ বাসনা শরীয়ত মতে প্রশংসনীয় হওয়া সন্ত্বেও পরিত্যাগ করেছেন । অবশ্য এ পরিপ্রেক্ষিতে আলাহ্র পক্ষ থেকে অসন্তলিট ভাপন কোন ওহীও আসেনি । সূত্রাং এ কাজ আলাহ্ পাকের নিকট গৃহীর্ত হয়েছে বলেই বোঝা যায়। কিন্ত হয়রত ইবরা-হীম (আ)-এর রাপরেখা অনুযায়ী বায়তুয়াহ্র পুননির্মাণ এমন কোন ব্যাপার নয়, যার উপর শরীয়তের কোন উদ্দেশ্য নির্ভরশীল অথবা যার সাথে হালাল-হারাম সংশ্লিস্ট হকুমসমূহ জড়িত।

পক্ষান্তরে হ্যরত যয়নব (রা)-এর বিয়ের ঘটনার সাথে তথাকথিত পালক পুত্রের তালাকপ্রাণ্ডা দ্বীর সঙ্গে বিয়ে হারাম হওয়া সংক্রান্ত বর্বর যুগের প্রচলিত কুপ্রথা ও দ্রান্ত ধারণা কার্যকরভাবে অপনোদনের এক বিশেষ শরীয়তী উদ্দেশ্য জড়িত ছিল। কেননা সমাজ প্রচলিত কুপ্রথার কার্যকরভাবে মূল উৎপাটন তখনই সন্তব, যখন হাতেকলমে বান্তবে করে দেখান হয়। হ্যরত যয়নবের বিয়ে সংশ্লিষ্ট আল্লাহ্ পাকের নির্দেশ এ উদ্দেশ্যের পূর্ণতা সাধনের জন্যই ছিল। এ বজ্বারের মাধ্যমে হ্যরত ইবরাহীম (আ)-এর নক্শা অনুযায়ী বায়তুলাহ্ পুননির্মাণের পরিকল্পনা কার্যকর না করা এবং আল্লাহ্ পাক্রের ইরশাদ মুতাবিক যয়নব (রা)-এর বিয়ে কার্যকরী করার মধ্যকার বাহাত প্রতীয়মান বিরোধ ও বৈপরীতোর উত্তর হয়ে গেল।

এ প্রসাস বোঝা যায়, যেন রস্কুলাফ্ (সা) স্রায়ে আহ্যাবের প্রথম জায়াত-সমূহে বণিত এই হকুমের মৌধিক প্রচারই যথেন্ট বলে মনে করতেন। এর কার্যকর ও বাস্তব প্রয়োগের তাৎপর্য ও প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য করেন নি। তাই জানা ও ইচ্ছা থাকা সন্ত্বেও তা গোপন রেখেছিলেন। উল্লিখিত আয়াতে আলাহ্ পাক এটি সংশোধন করে তা প্রকাশ করেছেন: فَيُكُونَ عَلَى الْمُؤُ مِنْبِينَ حَرَجٌ فَيُ

যয়নবের বিয়ে সম্পন্ন করেছি য়াতে মুসলমানগণ, নিজেদের পালক পুন্নের ভালাক-প্রাণ্ডা স্ত্রীকে বিয়ে করতে গিয়ে কোন জটিলতার সম্মুখীন না হয়। و جنگها —এর শান্দিক অর্থ আপনার সাথে তাঁর বিরে স্বয়ং আমি সম্পন্ন করে দিয়েছি। এর ফলে এ কথা বোঝা যায় যে, এ বিয়ে স্বয়ং আলাহ্ পাক সম্পন্ন করে দেওয়ার মাধামে বিয়ে-শাদীর সাধারণভাবে প্রচলিত শর্তাবলীর ব্যতিক্রম ঘটিয়ে এ বিয়ের প্রতি বিশেষ মর্যাদা আরোপ করেছেন। আবার এর অর্থ এরাপও হতে পারে যে, এ বিয়ের নির্দেশ আমি প্রদান করলাম, এখন আপনি শরীয়তী বিধিবিধান ও শর্তাবলী মুতাবিক তা সম্পন্ন করে নিন। মুফাস্সিরগণের মধ্যে কিছু সংখ্যক প্রথম অর্থ এবং কিছু সংখ্যক দিতীয় অর্থ অধিক যুক্তিযুক্ত বলে মন্তব্য করেছেন।

অন্যান্য দ্বীলোকের সম্মুখে হয়রত যয়নবের এরাপ উল্ভি যে, তোমাদের বিরে তো তোমাদের পিতামাতা কর্তৃ ক সম্পন্ন হয় , কিন্তু আমার বিয়ে যায়ং আলাহ্ পাক আকাশে সম্পন্ন করেছেন—যা বিভিন্ন রেওয়ায়েতে পরিলক্ষিত হয় । একথা উপরোক্ত উভয় অর্থের বেলায়ই প্রযোজ্য । যা প্রথম অর্থে অধিক স্পত্ট , অবশ্য বিতীয় অর্থও এর পরিপন্থী নয় ।

विकिन्न जल्मर ७ अन्नावनीत उचरतत जूठना : ﴿ مُنَا اللَّهِ فِي ٱلَّذِ يُنَ خَلُوا مِنْ

উভূত সন্দেহসমূহের উভরের সূচনা এরাপভাবে করা হয়েছে যে, অন্যান্য পুণাবতী স্ত্রীগণ থাকা সত্ত্বেও এ বিয়ের পেছনে কি উদ্দেশ্য নিহিত ছিল ?—ইরশাদ হয়েছে যে, এটা আল্লাহ্ পাকের চিরন্তন বিধান যা কেবল মুহাল্মদ (সা)-এর জনাই নিদিল্ট নয় 🕫 আপনার পূর্ববৃতী নবীগণের কালেই ধর্মীয় স্বার্থ ও মঙ্গলামঙ্গলের কথা বিবেচনা করে বহু সংখ্যক স্ত্রীলোকের পাণি গ্রহণের অনুমতি ছিল। তল্মধ্যে হযরত দাউদ ও হযরত সুলায়মান (আ)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হষরত দাউদ ও হষরত সুলায়-মান (আ)-এর যথাক্রমে একশত ও তিন্শত ভী ছিল। সুতরাং রস্লুলাহ্ (সা)-র বেলায়ও বিভিন্ন ধর্মীয় স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে এ বিয়ে সহ একাধিক বিয়ের অনুমতি লাভ বিচিল্ল কিছু ন্য় । এটা নবুয়ত ও রিসালতের মহান মর্যাদা ও তাক্ওয়া পরহিষ-গারীর পরিপছীও নয়। সর্বশেষ বাক্যে এ কথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, বিয়ে-শাদী অর্থাৎ কার সাথে কার বিয়ে অনুষ্ঠিত হবে তা মানুষের জীবিকার ন্যায় আল্লাহ্ পাক কর্তৃক সম্পূর্ণভাবে পূর্ব-নির্ধারিত ব্যাপার। এ সম্পর্কে ভাগ্যনিপিতে যা আছে তাই বাস্তবায়িত হবে। এক্ষেব্রেও হযরত যায়েদ ও হযরত যয়নবের স্বভাব-প্রকৃতির বিভিন্নতা, হযরত যায়েদের অসন্তুল্টি—পরিশেষে তালাক প্রদানের সংকল্প, এ সব কিছুই ভাগ্যলিপির পর্যায়ক্রমিক বহিঃপ্রকাশ মার।

পরবর্তী পর্যায়ে অতীতকালে যেসব নবী (আ)-র বহু সংখ্যক স্থী গ্রহণের অনুমতি ছিল বলে উপরে জানা গেছে, তাঁদের বৈশিস্ট্য ও বিশেষ গুণাবলীর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে الله الله ভর্ষাহ রেছে। বলা হয়েছে الله ভর্ষাহ রেছে। বলা হয়েছে নবীগণ (আ) সবাই আলাহ পাকের বাণীসমূহ নিজ নিজ উত্মতের নিকটে গৌছিয়েছেন।

একটি ভানগর্ভ নিগৃচ্ তত্ত্বঃ সন্তবত এতে নবীগণ (আ)-এর বহু সংখ্যক স্থা থাকার তাৎপর্য ও যৌজিকতার প্রতি ইনিত করে বলা হয়েছে যে, এ দের (আ) যাবতীয় কাজকর্ম ও বাণীসমূহ উভ্মত পর্যন্ত পৌছা একান্ত আবশ্যক। পুরুষদের জীবনের এক বিরাট অংশ ঘরোয়া পরিবেশে স্থা ও পুরু-পরিজনের সাথে কাটাতে হয়। এ সময় যে সব ওহা নাযিল হয়েছে বা বয়ং নবীজা যেসব নির্দেশ প্রদান করেছেন অথবা কোন কাজ করেছেন—এওলো সবই উভ্মতের আমানত বয়প, ষেওলো কেবল পুণাবতী স্থাগণের মাধ্যমেই সহজতরভবে উভ্মতের নিকট পৌছানো সন্তব ছিল। পৌছানোর অন্যান্য পদ্ধতি অটিলতামূক নয়। তাই নবীগণ (আ)-এর অধিক সংখ্যক স্থাবিবেশের তরিয় ও রাপরেখা সাধারণ উভ্যত পর্যন্ত প্রিছা সহজতর হবে।

নবীগণ (আ)-এর যে জগর এক তথ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে তা এই—

আইনি তিন্তু তিন্তু তিন্তু তিন্তু তথাৎ এসব মহাদা আলাহ্ পাককে

ভয় করেন এবং আলাহ্ বাতীত জন্য কাউকে ভয় করেন না। ধর্মীয় কল্যাণ ও

মঙ্গলার্থে কোন কাজ বা বিষয় প্রকাশ্য ও সরাসরি তাবলীগের জন্য যদি তারা আদিষ্ট

হন তবে এতে তারা কোন প্রকারের শৈথিল্য প্রদর্শন করেন না। এরাপ করতে গিয়ে তাঁরা
কোন মহলের কটাক্ষপাত ও বিরাপ সমালোচনারও কোন পরোয়া করেন না।

করা হয়েছে যে, তাঁরা আলাহ্ পাক ভিন্ন আরু কাউকে ভর করেন না। অথচ এর পূর্ববর্তী আয়াতে রসূলুলাহ্ (সা) সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে ঃ الْفَاسُ (অর্থাৎ আপনি মানুয়কে ভর করেন)—এটা কিভাবে সভব? উত্তর এই য়ে, উল্লিখিত আয়াতে নবীগণ (আ)—এর আলাহ্ পাক ভিন্ন অন্য কাউকে ভল্প না করা—এটা কেবল রিসালত সংলিট বিষয়াদি এবং তবলীপের জেরেই প্রযোজ্য। কিত্ত রসূলুলাহ্ (সা)—র মাঝে এমন এক বিষয় সম্পর্কে কটাক্ষপাতের ভর উল্লেক করেছে, যা ছিল বাহাত একটি পার্ষিক কাজ। তবলীগ ও রিসালতের সাথে এর কোন সম্পর্ক ছিল না। কিত্ত উল্লিখিত আয়াত—সমূহের মাধ্যমে যখন আপনার নিকট একখা গরিকার হয়ে সেল য়ে, এ বিয়ে বাত্তব ও কার্যকর তবলীগ এবং রিসালতের অংশ বিশেষ, ভখন কারো কটাক্ষপাত ও নিশাবাদের ভয় ভার কর্ত্বর পথেও কোন বাধা বা প্রতিবন্ধকতা আরোগ করতে পারেনি। তাই অবিশ্বাসী কাফিরদের পক্ষ থেকে নানাবিধ আগতি ও প্রম উল্লাগিত হওয়া সত্তেও এ বিয়েকে

বান্তব রূপ প্রদান করা হয়েছিল। বন্তত অদ্যাহধিও এ সম্পর্কে বিভিন্ন অবান্তর প্রয়ের অবতারণা হতে দেখা যায়।

# مَا كَانَ مُحَدُّ أَبَأَ أَحَدٍ مِنْ رَجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِينَ وَلَكُنْ رَسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِينَ وَكُلُّ اللَّهُ بِكُلِّل اللَّهُ مِكُلِّل اللَّهُ عَلِيمًا ﴿

(৪০) সুহাত্মত জোমাদের কোন ব্যক্তির পিডা মন ; বরং তিনি আলাহ্র রসূত্র এবং শেক্ষরী। আলাহ্ সব বিষয়ে ভাত।

374

#### তকসীরের সার-সংক্ষেপ

[ প্রথম আয়াতসমূহে হয়রত যয়নব (রা)-এর বিয়ে একটি শরীয়তী বিধান ও তভ্রের বাস্তব তবলীগ এবং নবীগণের সুমত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে কামা ও প্রশংসনীয় বলে বর্ণনা করা হয়েছিল। পরবর্তী পর্যায়ে সেসব প্রন্নকারীদের উত্তর দেওয়া হয়েছে, ষারা এ বিয়ে পর্হিত মনে করে কটাক্ষপাত করছিল অর্থাৎ ] মুহাত্মদ (সা) ভোমাদের পুরুষগণের মধ্য থেকে কারো পিড়া নন [ অর্থাৎ যেসব লোকের রস্বুল্লাহ (সা)-র সাথে সভানগভ সম্পর্ক নেই। যেমন এ আয়াতে সাধারণ সাহাবার্দ্দকে সছোধন করে বলা হরেছে 🔑 🗘 অর্থাৎ ভোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে কারো পিতা নন। এখানে নবীজী বাতীত অপরাপর লোকদেরকে এর আওতাভুক্ত করা হয়েছে। আওতাভুক্ত নন। সূতরাং নিজ পরিবারের কোন ব্যক্তির পিতা হওয়া এর পরিপন্থী নয়। যার মর্মার্থ এই যে, সাধারণ উদ্মতভুক্ত কারো সাথে তাঁর পিতৃছের সন্দর্ক বিদ্যমান নেই, ষা কোন নিড্ল প্রমাণাদির দারা ভাদের ভালাক-প্রদন্ত স্তীর সাথে বিয়ে হারাম হওয়ার কারণ বলে বিবেচিত হতে পারে ] কিন্ত ( অপর এক প্রকারের আদ্মিক পিতৃত্ব অবশাই বিদ্যমান রয়েছে। বন্ধত ) তিনি আল্লাহর রস্ত্র (এবং প্রত্যেক রস্ত্র আন্থিক অভি-ভাবক হিসেবে সমগ্র উপমতের আধ্যান্ত্রিক পিতা) এবং (এই আধ্যান্ত্রিক পিতত্বের ক্ষেম্রে তিনি এমন চরম উৎকর্ম সাধন করেছেন যে, তিনি সমস্ত রস্তার মধ্যে সর্বোভম ও পূর্ণতম হ বস্তুত তিনি) সকল নবীয় মোহর বিশেষ (এবং যে মবী এমন হবেন তিনি আধ্যাদ্মিক গিতৃছের কেন্তে সর্বাধিক অপ্রগণ্য। কেননা তাঁর এ আধ্যাদ্মিক গিতছ श्रादा कितायण गर्यं वराज श्राकरत। करत जीतः बीशांचिक जर्जनि जर्जाविक राज। মোটকথা উম্মতের জন্য তাঁর পিতৃত্ব শারীরিক বা বংশগত নয়—বিয়ে হারাম হওয়া যার সাথে সুসর্কিত। বরং এ পিতৃত্বের সম্পর্কটা একাডই আধ্যাদ্মিক। তাই পালক পুরের পরিত্যক্ত দ্রীর সাথে বিয়ে জন্তিত হওয়া কোন আপত্তিজনক ব্যাপার নয়। ব্রং সমগ্র মানব ভাঁর প্রতি পূর্ণ জ্ঞান্থা ও বিধাস স্থাপন করু ক—আধ্যাদ্বিক পিতৃত্ব এ কথাই কামনা করে) এবং (যদি এরূপ ওয়াস-ওয়াসার উদ্রেক করে যে, এ বিয়ে তো নাজারেব ছিল না, তবে সংঘটিত না হওৱাই উত্তম ছিল। এমতাব্ছার কোন প্রস্ন তোলার বাক্টাক করার সুযোগই মিলত না। তবৈ একথা বুবে নেওয়া উচিত যে) মহান আল্লাহ্ প্রত্যেক বন্তর (অন্তিছ লাভ করা ও না করার উপকার ও উপযোগিতা স্ক্রাকে) ভাল-ভাবেই ভাত।

# লানুৰলিক ভাতৰা বিষয়

উল্লিখিত আয়াতে সেসব লোকের ধারণা অগনোদন করা হয়েছে, যারা বর্বর মুগের এথা অনুযায়ী হয়রত যায়েদ বিন হারিসা (রা)-কে নবীজীর সভান বলে মনে করতো এবং তিনি হয়রত য়য়নব (রা)-কে তালাক দেওয়ায় পর নবীজীর সাথে তাঁর বিয়ে অনুনিঠত হওয়ায় তাঁর প্রতি পুরবধুকে বিয়ে করেছেন বলে কটাক্ষ করত। এ ল্লাভ ধারণা অপনোদনের জন্য এটুকু বলাই য়থেণ্ট ছিল য়ে, হয়রত য়ায়েদের পিতা য়সূলুয়ায়্ (সা) নন বরং তাঁর পিতা হারিসা (রা)। কিন্তু এ বিয়য়টির প্রতি বিশেষ তাকীদ দেয়াভালে ইরশাদ হয়েছেঃ

রস্লুয়ায়্ (সা) তোমাদের মধ্যকার কোন পুরুষের পিতা নন। য়ে ব্যক্তির সভান-সভাতিদের মধ্যে কোন পুরুষ নেই, তাঁর প্রতি এরাপ কটাক্ষ করা কিভাবে মুক্তিসংগত হতে পারে যে, তাঁর পুর রয়েছে এবং তাঁর পরিত্যক্তা স্থী নবীজীর পুরবধু বলে তাঁর জন্য হারাম হবে।

এই মর্মার্থ প্রকাশের জন্য সংক্রিণ্ড শব্দ সমণ্টি ( । ) বললেই চলত। তদছলে কোরআনে হাকীমে অতিরিজ্ঞ । শব্দ বাবহার করে এরাপ সন্দেহ অপনোদন করা হয়েছে যে, রসূলুরাহ্ (সা)-র তো হয়রত খাদীজা (রা)-র পর্জহু তিন পুরু সন্তান কাসেম, তাইয়োব ও তাহের এবং হয়রত মারিয়ার পর্জহু এক সন্তান ইরাহীম—বোট চার পুরু-সন্তান ছিলেন। কেননা এঁরা স্বাই দেশবাবহার ইন্তিকাল করেন। এঁরা কেউই (পূর্ণবয়ক) পুরুষ পর্যায়ে পৌছেন নি। আবার এরাপও বলা যেতে পারে যে, এ আয়াত নাযিল হওয়াকালে কোন পুরু সন্তান ছিল না। কাসেম, তাইয়োব, তাহের (রা) তো ইছিমধ্যেই ইল্লেকাল করেছিলেন। আরু ইরাহীম তথন প্রত্ত জন্মনাভই করেন নি।

বিরুদ্ধনাদীদের প্রশ্ন ও কটাক্ষের উত্তর এ বাক্য ঘারাই হরে গিরেছিল। কিন্তু পরবর্তী পর্বায়ে অপরাপর সন্দেহাবলী দূরীকরণার্থে ইরশাদ করেন ঃ وَلَكِنَ رَسُولُ اللّهِ अवरो शर्वाय प्रता प्रता वार्य क्रिक्त प्रता वार्य वार वार्य व

হয়েছে যে, তিনি উদ্মতের অন্তর্গত কোন পুরুষের পিতা নম; তখন এরাপ সন্দেহের উদ্রেক করতে পারে যে, নবীসপ প্রত্যেকেই তো নিজ নিজ উদ্যতের জনক। এ পরি-প্রেকিতে রস্কুরাহ্ (সা) সকল পুরুষ—বরং সমগ্র নারী-পুরুষের পিতা। তাঁর প্রতি পিতৃত্ব আরোপের কথা অত্বীকার করা প্রকার্যান্তরে নবুয়তকেই অত্বীকার করার নামান্তর।

न्यक्रायत माधारम अत उचत अत्तर्भाद प्रश्वा राहरू وَ لَكِنَ رُسُولَ اللهِ

যে, প্রকৃত উরসী পিতা—যে ভিত্তিতে বিরে শাদী হালাল-হারাম সংক্রান্ত নির্দেশাবলী আরোপিত হয়—তা ভিন্ন জিনিস। আর নবী হিসেব গোটা উস্মতের আছিক পিতা হওয়া ভিন্ন জিনিস, এর সাথে উদ্ভিখিত আহ্কামের কোন সম্পর্ক নেই। সুতরাং সম্পূর্ণ বাক্যের মর্মার্থ এই দাঁড়াল যে, তিনি উস্মতের অন্তর্গত কোন পুরুষের পিতা নন, কিন্তু আধ্যাজ্মিক পিতা সকলেরই।

এর মাধ্যমে কতক মুশরিক কৃত অপর এক কটাক্ষেরও উত্তর হয়ে পেল। তা এই যে, রসূল্লাহ্ (সা) অপুছক। অর্থাৎ ভবিষ্যতে যে কারো মাধ্যমে ভাঁর বাণী ও কর্মধারা গতিশীল থাকতে পারে ও তাঁর বংশ বজায় থাকতে পারে-—এমন কোন পুর সন্তান তাঁর নেই। কিছু কাল পরেই এভলো মিটে যাবে। উপরোজ্য শব্দসমূহের খারা একখা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, যদিও তাঁর ঔরসজাত পুরস্তান নেই, কিন্ত তাঁর নবুরত মিশনের প্রসার ও অগ্রগতি সাধনের জন্য ঔরসজাত পুর সন্তানের কোন প্রয়োজন নেই। এ দারিছ রাহানী সন্তানগণই পালন করে যাবেন। যেহেতু তিনি আল্লাহ্র রসূল এবং রসূল উম্মতের রাহানী পিতা; সুতরাং তিনি প্রকৃত প্রভাবে তোমাদের সকলের চাইতে অধিক সন্তানের অধিকারী।

এখানে যেহেতু রসূলুলাহ্ (সা)-এর বর্ণনা এসেই এবং নবী হিসাবে তিনি বিশেষ ও অনন্য মর্যাদার অধিকারী, সূতরাং পরবর্তী পর্বায়ে তাঁকে ত্রিন্দার তিনি বিশেষ ও অনন্য মর্যাদার অধিকারী, সূতরাং পরবর্তী পর্বায়ে তাঁকে তিনি নবীকুলের মধ্যে অনন্য বৈশিক্টা ও বিলেষ মর্যাদার অভিষিক্ত ত্রেচ্চ ও স্বর্বান্তম জন। ত্রিন্দার মাধ্যমে অনন্য বৈশিক্টা ও বিলেষ মর্যাদার অভিষিক্ত ত্রেচ্চ ও স্বর্বান্তম জন। ত্রিন্দার আসেমের কিরাতে করেছে। ইমাম হাসান ও ইমাম আসেমের কিরাতে তার তার তার ও এর উপর থবর রয়েছে। অন্যান্য ইমামগণের কিরাতানুমারী উক্ত তার বিশিক্ট। কিন্ত উভয়ের সারমর্ম এক ও অভিয়—অর্থাৎ নবীসপের আবির্ভাব ধারার সমান্তি সাধনকারী। কেননা তার এর তার বিশিক্ট হোক বা যবর বিশিক্ট উভয়ের এক অর্থ শেষও রয়েছে। আবার উভয় শব্দ মোহরের অর্থেও ব্যবহাত হয়ে থাকে। দিতীয় অর্থের বেলায়ও সারকথা শেষ্ঠ অর্থই দাঁড়ায়। কেননা কোন বন্ত বন্ধ করে দেয়ার জন্য মোহর সর্বশেষেই ব্যবহাত হয়ে থাকে। যের ও যবর বিশিক্ট

শর্ম উভয়টার উভয় অর্থই কামৃস, সিহাহ, লিসানুল-আরাব, তাজুল-উয়স এড্ডি শীর্মহানীয় আরবী অভিধানসমূহে রয়েছে। এই ভয়সীরে রহল মাজানীতে الله এর অর্থ মোহরের সারমর্ম ও শেষ বলেই বর্ণনা করা হয়েছে। রহল মাজানীর শব্দ-সমূহ এরাপঃ

والنعاتم السم القالها يعتم بد فعنى خاتم النبين الذي خاتم النبين و ما لا أخر النبين النبين و ما لا أخر النبين النبين و ما لا أخر النبين النبين عند مع المعتم النبين ا

बारकाय देवान जावजाए ( معکم ا بن سبد ) तादाहि : و خاتم کل شی तादाहि ) जर्जार आकाल ( فاتم کا تبتع و اخر کا تما کا

সারক্ষা এর প্র এর বিশিশ্ট হোক উভর অবস্থায় অর্থ এই যে, তিনি নবীকুলের আগমন ধারার সমাশ্তকারী অর্থাৎ তিনি স্বার পরে প্রেরিত হয়েছেন।

এমন এক ওণ বা নবুরত ও রিসালতের পূর্ণতার কেরে তার সর্বোচ্চ হান ও মর্বাদার সাক্ষ্য বহন করে। কেননা প্রত্যেক ববই ক্রমাছরে উন্নতির দিকে ধাবিত হয় এবং সর্বোচ্চ শিখরে পৌছরে এর পরিপূর্ণতা সাধিত হয়। আর সর্বশেষ পরিণতিই এর মোক্রম উদ্দেশ্য, য়য়ং কোরআনও তা স্পত্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেঃ বিন্দির নির্দ্ধিন বিশ্বনি বিশ্বনি পূর্ণ করে দিয়েছ আমাদের দীন (জীবন-বিধান) পূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার নিরামতও (অনুগ্রহ) পূর্ণ করে দিলাম।

পূর্বরতী নবীগণের দীনও নিজ নিজ যুগানুসারে গরিগূর্ণই ছিল,—কোনটাই অসন্দূর্ণ ছিল না । কিন্তু সার্বিক পারিপূর্ণতার কথা সর্বতোভাবে নবীজীর দীনের প্রভিই প্রযোজ্য যা পূর্ববর্তী সরারই জনা দলীক্ষরাপ এবং সে দীন কিয়ামত সর্বভাগর থাকবে।

এ ক্ষেত্রে ভান্নি তি বিশেষণ সংযোজনের কলে এ বিষয়টাও একেবারে পরিকার হয়ে পেল যে, নবীজী বেহেতু সমগ্র উস্মতের জনকের মর্বাদার ভূষিত, সূতরাং ضَائم النبين अंदिक अनुहरू नहा अभाविक करा निर्विधिक रिक्ट्र नहा و النبيل النبيل ৰব্দদয় একথাও বাজ করে দিয়েছে যে, পরবর্তীকালে কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী গোটা মানবস্থাই ভার (নবীজীর) উদ্যতভূক। ভাই ভার উদ্যভের সংখ্যা অন্যান্য উম্মতের চাইতে অনেক বেশী হবে। ফলে নবীল্পী (সা)-র আধ্যান্থিক সভানও অন্যাস্থ্য নবীগণের চাইতে বেলি হবে। তালিকা বিলেমগটি একথাও বোঝাছে যে, সম্প্র উম্মতের প্রতি হ্যরতের (সা) রেহ্-মুমতা অন্যান্য ন্বীগণের তুলনায় অধিকতর হবে। তীর পরে কোন ওহী বা নবীর আগমন হবে না বলে তিনি কিয়ামত পর্যন্ত উদ্ভূত যাবতীয় সমস্যার সমাধান ও যাবতীয় প্রয়োজন মেটাবার পথ বাতরে দিয়েছেন। পক্ষাররে পূর্ববর্তী নবীগণের একখা ভাবতে হতো না, কেননা তাঁরা জানতেন যে, জাতির মাঝে গোমরাহী ও বিভ্রান্তি প্রসার লাভ করলে তাঁলের পর অন্যান্য নবী আবিভূতি হয়ে এসবের সংশোধন ও সংকার সাধন করবেন। কিন্তু খাতামূল আছিয়ার (সা) এ কথাও ভাবতে হতো যে, কিয়ামত পর্যন্ত উদ্মৃত যে বিভিন্নমুখী অবস্থা ও সমস্যার সম্মুখীন হবে সেগুলো সম্পর্কে উত্মন্তকে প্রয়োজনীয় পথনির্দেশ তাঁকেই দিতে হবে। যে সম্পর্কে রস্লুলাত্ (সা)-র বিভিন্ন হাদীস সাক্ষ্য প্রদান করে যে, তাঁর পর অনুসরণযোগ্য যেসব বাজির আবির্ভাব ঘটবে তাঁদের অধিকাংশের নামই তিনি উল্লেখ করে দিয়েছেন। অনুরাপভাবে ভবিষ্যতে অন্যায় ও অসত্যের হত পভাকাবাহীর প্রাদুর্ভাব ঘটবে ওদেরও যাবতীয় লক্কণ, অবস্থা ও তথ্যাদি এমন স্পত্টভাবে প্রকাশ করে দিয়েছেন যেন একজন সাধারণ চিন্তাশীলেরও এ সম্পর্কে কোন সম্পেহের অবকাশ না থাকে। এ কারণেই রসূলুলাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন যে, আমি ভোমাদের জন্য এমন উজ্জ্ব ও জ্যোতিস্মান ক্ষ**ুপথ রেখে সেলাম বেধার দিবারান্তি দুটোই সমান**—কথনো পথরুট হওয়ার -আশংকা নেই।

এ জায়াতে একথাও প্রণিধানযোগ্য যে, উপরে হবুর (সা)-এর উল্লেখ 'রসূল' বিশেষণে করা হয়েছে। এজন্য বাহাত خاتم الرسل বা خاتم المرسلين दा خاتم الرسل সম্পন্ন বাহার ভাষিক যুক্তিসংগত ছিল বলে মনে হয়। অথচ কোরজানে হাকীৰ তদছলে خاتم النبين

কারণ এই যে, অধিকাংশ আলিমের মতে নবী ও রস্লের মাবে পার্থকা ওধু
একটাই—তা এই মে, নবী সেসব ব্যক্তি, বাঁদেরকে আলাহ্ তা'আলা হতিকুলের পরিভ্রিডি সংলার সাধনের জনা প্রেরণ করেছেন এবং তাঁদের প্রতি ওহা নাযিল করে ধন্য
করেছেন, চাই তাঁদের জনা কোন বতর আস্থানী গ্রন্থ বতর শরীয়ত নির্ধারিত হরে
থাকুক—অথবা পূর্ববর্তী কোন নবীর গ্রন্থ ও শরীয়তের অনুসারীগণের হিদায়তের জন্য

আদিল্ট হয়ে থাকুক--যেমন ইষরত হারুন (আ) হয়রত মুসা (আ)-র গ্রন্থ ও শরীয়তের অনুসারীগণের হিদারতের জন্য আদিল্ট হরেছিলেন।

অপরপক্ষে 'রসূল' শব্দটি বিশেষভাবে ঐ নবীর প্রতি প্রয়োজ্য, যাঁকে স্বত্তর প্রস্থ ও শরীয়ত প্রদান করা হয়েছে। অনুরাপভাবে 'রসূল' শব্দের চাইতে 'নবী' শব্দের মর্মার্থ বাগকতা অধিক। সূত্রাং আয়াতের মর্মার্থ এই যে, তিনি (সা) নবীকুলের আগমন ধারা সমাশ্তকারী এবং সর্বশেষ আগমনকারী। চাই তিনি বতর শরীয়তের অধিকারী নবী হোন বা পূর্ববর্তী নবীর অনুসারী হোন। এ ধারাবোঝা গেল যে, আয়াহ্ পাকের নিকটে যত প্রকারের নবী হতে পারেন তাঁর (নবীজী) মাধ্যমে এঁদের স্বার্থ পরিস্মাশ্তি ঘটরো। তাঁর পরে অন্য কোন নবী প্রেরিত হবেন না।

# ইমাম ইবনে কাসীর দ্বীয় ভক্ষসীরে করমান ঃ

فهاه الایتافی انه لانبی بعده و اناکان لانبی بعد افلارسول بالطول الاولی لان مقام الرسالة اخص من مقام النبوة فان کل رسول نبی و لا ینعکس بندا لیک و ردت الاحادیث المنوا را عن رسول الله (صلعم) من حدیث جماعة من الصحابة ـ

অর্থাৎ এ আয়াত এ আকীদার পক্ষে স্পান্ট প্রমাণ যে, তার পরে কোন নবী নেই এবং বছন কোন নবী নেই তখন রসূল থাকার প্রছই উঠে না। কেননা নবী ব্যাপক অর্থবাধক এবং 'রসূল' শব্দটি বিশিশ্টতা ভাগক। এটা এমন এক আফীদা, যার সম্প্রমান সূচক বহুসংখ্যক প্রামাণ্য হাদীস রয়েছে যা সাহাবায়ে কিরামের এক বিরাট ভামাতের দারা বর্ণিত হয়ে আমাদের পর্যন্ত পৌছেছে। এ আয়াতের শব্দগত বিশ্লেষণ খানিকটা বিশ্বারিতভাবে এ জন্য করা হয়েছে যে, আমাদের দেশে নবুয়তের দাবীদার পোলাম আহমদ কাদিয়ানী এ আয়াতকে শ্বীর হান উদ্দেশ্য সাধ্যমের পথে অন্তর্নার মনে করে এর ভক্ষসীরে নানাবিধ বিকৃতি ও মনসভা সভাবাতা উভাবন করেছে। উপরোজিবিত বজবেরের মাধ্যমে আজহামদ্বিভাহ—এভলোর উত্তর হয়ে গেছে।

খতমে-নবুয়তের মাস'জালা ঃ রস্লুলাহ্ (সা)-র নবীকুলের আগমনধারার পরিসমাণ্ডকারী হওয়া, তাঁর সর্বশেষ নবী হওয়া, তাঁর পরে আর কোল নবী প্রেরিভ না হওয়া এবং প্রত্যেক নবুয়তের দাবীদার মিখ্যাবাদী ও কাফির প্রতিপ্রত্ম হওয়া—এমন এক মাস'আলা যে সম্পর্কে প্রত্যেক মুগের মুসল্মানগণ ঐক্যবদ্ধ ও অভিন্ন মৃত গোষণ করে আসহেন। সুতরাং এ সম্পর্কে বিভারিত আলোচনার কোন প্রয়োজন ছিল মা। কিও কাদিয়ানী সম্প্রদায় এ সম্পর্কে মুসলমানদের মনে সম্পেহ ও বিল্লান্ডি ও অর্থনিন্তিত মানুষকে পথপ্রতী করতে প্রয়াস পালে। সুতরাং আরি এ মাসালালার বিশ্বদ আলোচনা পূর্ণ 'খতমে-নবুয়ত' নামে এক ছত্র কিতাব লিখেছি। যাতে একশত আয়াত,

দু'শতাধিক হাদীস এবং পূর্ববভী মুসলিম মনীষিগণের অসংখ্য উজি ও উদ্ভির মাধ্যমে এ মাস'আলা বিস্তারিত ও সুস্পট বিলেষণ করেছি এবং কাদিয়ানীদের দারা সূচ্ট অমূলক সন্দেহাবলীর যথোগযুক্ত উত্তর দিয়েছি। এখানে সেগুলো থেকে কয়েকটি প্রয়োজনীয় কথা উল্লেখ করা হচ্ছে।

তার খাতামুরাবিষ্ট্রন হওয়া শেষ ঘমানার হযরত ঈসা (জা)-র পুনরাবির্তাবের পরিপন্থী নয়ঃ যেহেতু কোরজানে করীমের বেশ কিছু সংখ্যক আয়াত এবং প্রামাণ্য হাদীসসমূহ ঘারা প্রমাণিত যে, শেষ যমানায় কিয়ামতের পূর্বে হযরত ঈসা (আ) পুনয়ায় দ্রিয়াতে আবির্ভূত হবেন, দাজ্জালকে হত্যা করবেন এবং তদানীত্তন বিবে বিরাজমান সকল প্রকারের গোমরাহীর মূলোৎপাটন করবেন, যার বিস্তারিত বর্ণনা আমি আমার নামক পুস্তিকায় প্রদান করেছি।

কোরআন-হাদীসের অসংখ্য বাণী বারা প্রমাণিত ও সমর্থিত হযরত ঈসা (আ)-র আকাশে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়ার এবং শেষ ষমানায় তাঁর পুনরাবির্ভাবের কথা মির্জা পোলাম আহমদ কাদিয়ানী সরাসরি অহীকার করে নিজেই প্রতিশ্রুত মসীহ্ বলে দাবী করেছে এবং প্রমাণ বল্লপ বলেছে যে, হযরত ঈসা ইবনে মরিয়মের (আ) দুনিয়াতে পুনয়ায় আগমনের কথা যদি মেনে নেয়া হয় তবে এটা হয়ৄর (সা)-এর ইওয়ার পরিপছী হবে।

উত্তর একেবারে সুস্পৃত্ট— এবং সর্বশেষ নবী হওয়ার অর্থ আপনার পরে কোন ব্যক্তি নকী পদে অধিতিঠত হরেন না। এ দারা এ কথা বোঝা যায় না যে, তাঁর পূর্বে যাঁরা নবুয়ভ প্লাণ্ড হয়েছেন তাঁদের নবুয়ভ প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে বা এ জগতে ওঁদের কারো পুনরাবির্ভাব ঘটতে পারে না। অবশাই হয়রত (সা)-র পরে তাঁর উত্যতের সংক্ষার ও পরিশুদ্ধির উদ্দেশ্যে যিনিই আবির্ভূত হবেন, তিনি যীয় নরেয়ত পদে বহাল থেকে ফাঁ হয়রতের (সা) প্রকৃতিত আদর্শ ও শিক্ষাদীকার অনুসারী হয়েই এ উত্যতের পরিশুদ্ধি ও সংকারের দায়িছ পালন করবেন। যেমন সহীহ হাদীসসমূহে পরিকারভাবে বর্লিত আছে। ইমাম ইবনে কামীর এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে বলেন ঃ

والمواد يكونه عليه العلام خاتمهم انقطاع حدوث وصف البنوة في احد من الثقلين بعد تتلينه عليه العلام بها في هذه النشأة ولا يُقدح في ذا لك ما اجبعت عليه الاصة واشتهرت نبيه الاخبار ولعلها بلغت مبلغ النواتر البعنوى ونطق به الكتاب على قبول ووجب الايمان به واكفر منكرة كه لظلا سفة من نبزول عيسى عليه السلام اخر الزمان ولا نه كان نبيه قبل ان يصلى نبيه على الله عليه وسلم بالنبوة في هذه النشأة -

8

অর্থাৎ রস্কুলাত্ (সা)-র খাভামুমাবীউনের অর্থ এই মে, ভার আবির্ভাবের পরে মব্রুত পদের পরিসমাণিত ঘটবে। এখন আর কেউ এ ভণ ও পদের অধিকারী হবেন মা। এখারা শেষ মুমানার হ্যরত সুসা (আ)-র দুনিয়ার পুনঃ অবতরপের মাসাভালা সংসর্কে কান্ত বিরূপে প্রতিক্রিয়ার স্পিট হয় না—মে সম্পর্কে গোটা উন্মত একমত, কোরভান পাকেও এ সম্পর্কে স্পান্ট উল্লেখ রয়েছে এবং তাওয়াত্রের ( ত্রুতি ) সমমর্যাদাসম্পর্ম হাদীসসমূহ এ সম্পর্কে সুস্পান্ট সাজ্য প্রদান করছে। কেননা, তিনি এ জগতে আমাদের নবীজী (সা)-র পূর্বেই আবির্জুত হয়েছিলেন।

নৰুমতের মর্মার্থের বিকৃতি সাধন এবং ছারা ও উপনবীত্ব পদের জাবিকার ঃ
এই নবুমতের দাবিদার নবুমত দাবির পথ সুগম করার উদ্দেশ্যে দুর্জিসন্ধিমূলকভাবে
এক অভিনব প্রকারের নবুমত আবিকার করেছে—কোরজান-হাদীসে যার কোন অভিত্ব ও
প্রমাণ নেই। অতপর বহুলো যে, এ ধরনের নবুমত কোরজানে বর্ণিত অভমে-নবুমত
বিষয়ের পরিপত্তী নয়। থার সারক্ষা এই যে, সে নবুমতের মর্ঘার্থ বিরেষণে হিন্দু ও
অন্যানা সম্প্রদারের মারে প্রচলত পথ অনুসরণ করেছে—তা এই যে, কোন ব্যক্তি
অপর নোন ব্যক্তির জীবুজনাতেই পর্বতী ব্যক্তির রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে পারে। এ
প্রস্তে সে আরো রলে মে, যে ব্যক্তি নবীজীর প্রিপূর্ণ অনুসরণের মাধ্যমে জার (নবীজীর)
রংগে রজিত হয়ে তাঁর রাগ পরিষহ করেছে—তাঁর আগমন বহুত হয়ে নবীজী (সা)-র
আগমন। প্রকৃত প্রভাবে সে তাঁরই হায়া ও প্রতিত্ব বর্মণ। সুতরাং তার মতে তার এ
দাবির কারণে শত্মে-নব্যতের আকীদা কোনভাবে প্রভাবানিত হয়ান।

কিন্ত প্রথম কথা তো এই যে, ইসলামে নবাবিছ্ত এই নবুয়তের উত্তব কোথা থেকে হলো। এতভিন্ন যেহেতু খতমে-নবুয়তের মাস'আলা ইসলামী আফীদাসমূহের মাস'আলা ইসলামী আফীদাসমূহের মাস'আলা ইসলামী আফীদাসমূহের মাধা একটি মৌলিক বিষয়। তাই রস্লুলাহ্ (সা) বিভিন্ন সময়ে নানাভাবে এ মাস'আলা এমন স্পটভাবে বিল্লেখণ করে দিয়েছেন, যাতে কোন বিকৃতি সাধনকারীর পক্ষে এর অর্থে বিকৃতি ও ভুল ব্যাখ্যার কোন অবকাশই না থাকে। এই উভরের বিভারিত বর্ণনা আমার 'খতমে নবুয়ত' নামক পুভকে দ্রুল্টব্য। এখানে বিশেষ প্রয়োজনীয় কয়েকটি বিষয় আলোচনা করেই প্রসলের সমাপ্তি টানা হলো।

বুখারী, মুসলিম প্রভৃতি সমস্ত হাদীসপ্তত্তে সম্পূর্ণ নির্ভুল সনুদের মাধ্যুমে হষরত আবু হরাররা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবীজী (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

إين مثلى ومثل الانبياء من تبلى كمثل رجل بنى يبنا فإحسنه وا جهله الا موضع لبنة من زاوية نجعل الناس يطونون به ويعجبون للا ويقولون هلا وضعيك هذا لا المبنة وانا خاتم النبيين روالا احمد والنسائ والتومذي وفي يعض الغاظة نكنت انا سد دن موضع اللبنة والختم البنيان البنيان

অর্থাৎ "আমার ও আমার পূর্ববর্তী নবীগণের উপমা ঐ ব্যক্তির ন্যার, যে অত্যন্ত পূচ, সুসংঘত্ত ও সৌলর্থ মন্ডিত করে একটি মর তৈরী করলো। কিন্তু সে মরের এক কোণে দেয়ালের একটি ইটের সমপরিমাণ জারুলা থাকি রেখে দিল। অত্পর মানুষ তা দেখতে সর্বক্ষণ আমাপোনা করতে থাকলো এবং এর নির্মাণ কৌণল ও পারিগাঁট্য দেখে সবাই চমংকৃত ও বিস্মরাভিত্ত হলো; কিন্তু স্বাই কলতে লাগলো যে, মরের মাজিক এ ইটটি বসিত্তে নির্মাণ কাজের পূর্ণতা কেন সাধন করলো না? এসূলুরাহ্ (সা) ফরমান যে, নবুয়তের এই সুরুষ্য অট্টালিকার সর্বদেহ ইট আমি। কোন কোন হাদীসের লব্দ এরূপ যে আমি সে শুনা জারুগা পূরণ করে নবুয়ত্ব্রপী প্রাসাদের পূর্ণতা সাধন করেছি।"

এই তন্ত্পূর্ণ—তাৎপর্যন্ধ উপমার সারকথা এই যে, নবুরত এক নিশাল অট্টালিকা ও সুরস্য প্রাসাদের ন্যায়—শ্রহান নবীপণ (সা)-এর বছ বরুণ। নবীজী (সা)-র আবির্তাবের পূর্বেই একটি ইটের সমপরিমাণ জারগা বাতীত উক্ত নবুরতের সোটা অট্টালিকার নির্মাণ কাজই সম্পন্ন হরেছিল। হযরত (সা) এই থালি অংশটুকু পূরণ করে উক্ত প্রসাদের নির্মাণ কাজের পরিপূর্ণতা সাখন করেন। সুভরাং নবুরত বা নির্মালতের আর্র কোন অবকাশ নেই। এখন যদি কোন প্রকারের নতুন নবুরত বা নির্মালতের আবির্ভাব হবে না।

বুৰারী, মুসলিম, মুসনাদে-আহমদ প্রমুখ হাদীসমূহে হ্যরত আবু হরায়রা (রা) বর্ণিত অপর এক হাদীসে রস্লুয়াহ (সা) ফরমান ঃ

كانت بنوا سرا كيل تسوسهم الانبياء كلما هلك نبى خلفه نبى و أنه لا نبى بعدى وشيكون خلفاء نبيترون الحديث

ভূষাৎ বনী ইসরাসলের রাজদণ্ড ও শাসন ক্ষমতা বরং নবীগণের হাতে ছিল। এক নবীর তিরোধানের গর আরেক নবীর আবির্দ্ধাব ঘটতো। আমার গরে কোন নবী আসবেন না, অবশাই আমার প্রতিনিধিগণ (খর্লীকা) আসবেন—যাদের সংখ্যা হবে অনেক।

হয়রত মেহেতু সর্বশেষ নবী, তারে পর কোন নবী গ্রেরিত হবেন না—সুভরাং উদ্মতের হিদায়তের কাজ কিভাবে সমাধা হবে—উপরোক্ত হাদীস সে কথাও ব্যক্ত করে দিয়েছে। এ প্রসংগে বলা হয়েছে যে, তার পরে উদ্মতের হিদায়ত ও শিক্ষাণীক্ষার ব্যবহা তার খলীকা (প্রতিনিধিসপের) মাধ্যমে করা হবে। তারা নবীজী (সা)-র খলীকারগে নবুয়তের উদ্দেশ্যবিদ্ধী সম্পন্ন করবেন। যদি কোন প্রকারের 'হায়া নবী' বা উপনবীর অবকাদ খাক্ষত, অথবা কোন শরীয়তবিহীন নবীপদ অবশিস্ট খাক্ষত, তবে অবশাই একানে জার উল্লেখ এভাবে থাকত যে, অমুক্ত ধরনের নবুয়ত বাকী রয়েছে, ফ্লায়া বিশের শাস্ত্রবার্ম্বার ও ব্যবহাগনা সম্পন্ন হবে।

এই হাদীসে স্পত্ট ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাঁর (সা) পর কোন প্রকারের নবুয়ত বাকী নেই। বরং পূর্ববর্তী উত্যতসমূহের হিদায়তের দায়িত্ব যেরপে নবীগণের মাধ্যমে পালন করা হতো অনুরাপভাবে এ উত্যতের হিদায়ত তাঁর (নবীজীর) খলীফাগণের সাহায্যে করা হবে।

মাসনাদে-আহমদ প্রমুখ হাদীসগ্রন্থে হ্যরত আয়েশা সিদ্দীকা ও উদ্মে কুর্য্ কাৰিয়াহ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রস্লুছাহ্ (সা) ফরমান ঃ

لا يبقى بعد ى من النبوة شئ الا المبشرات قالوا يا رسول الله وما المبشرات قال الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له

অর্থাৎ "আমার পরে মোবাস্থেরাত ব্যতীত নবুয়তের কিছুই বাকী নেই। সাহাবাগণ আর্য করলেন, ইয়া রস্লুলাহ্ (সা), মোবাস্থেরাত ( عَبْشُولُ ) কি ব্ । কি ব্ । বললেন, সত্য স্থল—যা মুসলমান স্থয়ং দেখবে অথবা এ সম্পর্কে অপর কেউ দেখবে"।—(তিবরানী হাদীসটিকে সহীহ্ বলে মত প্রকাশ করেছেন)।

এ হাদীস কত স্পট্ডাবে ব্যক্ত করেছে যে, শরীয়তবহ বা শরীয়তবিহীন অথবা মির্জা কাদিয়ানীর মন্তব্যানুসারে হায়া বা আনুষঙ্গিক কোন প্রকারের নবুয়তই বাকী নেই; কেবলমান্ত মোবারেরাত বা সত্য স্বপ্নসমূহ থাকবে, যার মাধ্যমে মানুষ কিছু অভিভতা অর্জন করতে পারবে।

মাসনাদে আহমদ ও তিরমিয়ী শরীফে হয়রত আনাস বিন্ মালেক (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রস্লুলাহ্ (সা) করমান ঃ

ا ن الرسالة و النبوة قد انقطعت فلا رسول بعدى و لا نبى

অর্থাৎ "নিশ্চর্ই আমার মাধ্যমে রিসালত ও নবুরত পদের পরিস্মাণিত ঘটেছে —অামার পরে অপর কোন নবী বা রস্লের আবির্ভাব ঘটবে না।"

এ হাদীস স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে দিয়েছে যে, তাঁর পর শরীয়তবিহীন নবুয়ত পদও বিদ্যমান নেই। ছায়া বা উপ নবুয়ত পদ বলে ইসলামে এমন কিছুর অভিছই নেই।

এ হলে খড়মে নবুয়ত সংশ্লিষ্ট হাদীসসমূহ উদ্ধৃত কর। উদ্দেশ্য নয়—দু'শতাধিক হাদীস 'খড়মে নবুয়ত' নামক পুঙ্কিকায় একলিত করা হয়েছে। উদ্দেশ্য—কয়েকটি হাদীস ঘারা কেবল একথাই ব্যক্ত করা যে, কাদিয়ানীরা নবুয়ত পদ বিদ্যমান থাকার পক্ষে যুক্তির অবভারণা করতে গিয়ে যে হায়া বা উপনবী পদ আবিষ্কার করেছে—ইসলায়ে এর কোন মূল্য ও ভিভি নেই। এমনটি আছে বলে যদি ধরেও নেওয়া হয়, তব্ও উপরোক্ত হাদীসসমূহের ঘারা একথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, তাঁর (সা) পর কোন প্রকারের নবুয়তই বাকী নেই।

এজনাই সাহাবায়ে-কিরাম থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত প্রত্যেক যুগ ও স্থরের মুসলমানগণ এ সম্পর্কে একমত যে, হ্যরতের পর কেউ কোন প্রকারের নবী বা রসূল হতে পারে না—যে এমন দাবি করবে সে মিথাবাদী, কোরআন অস্থীকারকারী ও কান্ধির। সাহাবায়ে কিরামের সর্বপ্রথম ইজমা এই মাস'আলার উপরই সংঘটিত হয়। এই পরি-প্রেক্ষিতেই প্রথম খলীফা সিদ্দীকে আকবর (রা) তও নব্য়তের দাবিদার মুসায়লামা প্রমুখের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করে তার সকল অনুসারীসহ তাকে হত্যা করেন।

এ সম্পর্কে প্রথম যুগের ইমাম ও খ্যাতনামা উলামায়ে কিরামের উজি এবং ব্যাখ্যা-সমূহ 'খতমে নবুয়ত' নামক পুস্তিকার ৩য় খণ্ডে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে তার কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করা হলোঃ

প্রখ্যাত মুফাস্সির হ্যরত ইবনে কাসীর এ আয়াতের তক্ষসীর প্রসংগে লিখেছেন ঃ

اخبر الله تعالى في كتا به و رسول الله صلم في السنة الهتوا ترة عنه انه لا نبى بعده ليعلموا ان كل من ادمى هذا الهقام بعده نهوكذا ب أفاك د جال فال مضل و لو هرق و شعبذ و اتى با نواع السحر و الطلا سم والنير نجيات فكلها محال و فلال عند اولى الالباب كما أجرى الله سبحا نه على يد الا سود العنسى باليهن و مسيلهة الكذاب باليهامة من الا هوال الغاـ

سدة والا قوال الهاودة ما علم كل ذى لب و نهم و ججى ا نهما كا ذ با ن فا لا ن لعنهما الله تعالى وكذا لك كل مدع لذا لك الى يوم القيمة حتى يختوا با لمسيم الدجال (إبن كثير)

অর্থাৎ "আছাত্ পাক স্থীয় গ্রন্থ এবং রস্লুল্লাত্ (সা)-র বহু হাদীসের মাধ্যমে এ তথ্য প্রকাশ করেছেন যে, তাঁর (সা) পর কোন নবী বা রস্ল নেই। যেন মানুষ এ কথা অনুধাবন করে যে, তাঁর (সা) পরে যে ব্যক্তি নবুয়তের দাবি করবে সে মিথ্যাবাদী, ভণ্ড, দজাল, পথদ্রভট, বিদ্রাভকারী—সে যত চালব্যাজির আশ্রয় নিক না কেন এবং নানা প্রকারের যাদু, ঐক্তজালিক কলাকৌশল ও ভেলিকবাজি প্রদর্শন করুক না কেন, এওলো সবই প্রভাবান ও বিদেশ্ব সমাজের নিকট অসম্ভব ও দ্রুল্টতাপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হবে। যেমন করে আল্লাহ্ পাক ইয়ামেন প্রদেশে আসওয়াদ উনাইসী (নবুয়তের) এবং ইয়ামামাহ্ প্রদেশে মুসায়লামা কাজ্যাবের মাধ্যমে এমন সব দ্রাভিকর ঘটনাবলী, অলীক ও অমূলক উজিসমূহের প্রকাশ ঘটিয়েছেন সেওলো দেখে-গুনে প্রতিটি জানী ও বিবেকবান ব্যক্তি বুঝে নিয়েছেন যে, এরা উজয়ই মিথ্যাবাদী ও পথদ্রভট। এদের প্রতি আল্লাহ্র অভিশাপ নিপতিত হোক। অনুরাপভাবে কিয়ামত পর্যন্ত যে কোন ব্যক্তি নবুয়তের দাবিকরবে সে মিথ্যাবাদী ও কাফির। বস্তুত মসীহে-দাজ্জাল পর্যন্ত গিয়ে নবুয়তের ওও দাবিদ্যারদের এ ধারার পরিসমাণিত ঘটবে।"

ইমাম গাজ্ঞানী (র) তাঁর রচিত প্রস্থ 'কিতাবুল ইকতিসাদ কিন্তু ইতিকাদে'
( کتاب الا قنصا د نی الا عنقاد ) উপরোদ্ধিত আয়াতের তফসীর ও খতমে-নবুয়তের আকীদা প্রসংগে নিখেছেন ঃ

وليس نيم تا ويل و لا بتخصيص ومن اولم بتخصيص نكلامه من الهذيان لا يمنع الحكم بتكفيره لا نه صكذب لهذا النص الذي اجمعت الامة على انه غيرماً ول ولا مخصوص

ভর্মাৎ "এ আয়াতে অন্য কোন ব্যাখ্যা বা বিশেষীকরণের অবকাশ নেই এবং যে ব্যক্তি আয়াতের বিকল ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে নবৃষ্ণত পদ এখনো বিদ্যমান আছে বলে মত পোষণ করবে, তার এরাপ উজি সম্পূর্ণ অমূলক ও দ্রান্তিপ্রসূত। এরাপ ব্যাখ্যা তাকে কাফিরদের দলভূজ হওয়া থেকে কোন অবস্থাতেই রেহাই দেবে না। কেননা সে এ আয়াতকে মিখ্যা প্রতিপন্ন করতে প্রয়াস পাচ্ছে। যে আয়াত বিকল ব্যাখ্যাযোগ্য নয় বলে গোটা উদ্মত একমত"।

কাজী আরাষ 'শেষা' নামক গ্রন্থে নবীজী (সা)-র পরে নবুয়তের দাবিদারদেরকে কাফির মিথ্যাবাদী রসূলুৱাহ্র প্রতি মিথ্যা আরোপকারী ও উল্লিখিত আয়াতের সত্যতা অশ্বীকারকারী বলে আখ্যাদান পূর্বক নিম্নরূপ মন্তব্য করেন ঃ

وا جمعت الاسمة على حمل هذا السلط م على ظا هو لا و ان معهو مه المو ا د بسه د و ن تا و يسل و لا تخميص نسلا شك في كفر هؤ لاء الطوا گف كلها قطعا ا جما عا و سمعا

অর্থাৎ "গোটা উত্মত এ ব্যাপারে একমত। এ ক্ষেব্রে উরিখিত আয়াতের বাহ্যিক অর্থই গ্রহণ করতে হবে। বাহ্যত যেরাপ বোঝা যাচ্ছে প্রকৃত প্রস্তাবে এ আয়াতের মর্মও তা-ই। অধিকন্ত আয়াতে বিকল্প ব্যাখ্যার অবকাশই নেই। বস্তুত নবুরতের দাবিদার-দের অনুসারী এসব উপদলের কুফরী সম্পর্কে কোন প্রকারের সন্দেহই থাকতে পারে না। বরং এদের কুফরী কোরআন হাদীস ও ইজমায়ে-উত্মত দারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত।"

খতমে-নবুয়ত পুস্তিকার ৩য় খণ্ডে শরীয়তের ইমাম এবং সকল শ্রেণীর বিশিল্ট উলামায়ে কিরামের বিপুল সংখ্যক বাগী সঞ্চলিত হয়েছে। আর এখানে হা বর্ণনা করা হয়েছে একজন মুসলমানের পক্ষে তা-ই যথেল্ট।

يَايُهَا الَّذِينَ امَنُوا انْدُكُرُوا اللهُ ذِكُرًّا كَثِيرًا ﴿ وَسَبِّحُوهُ بُكُرَةً وَالْبَهُ وَكُرًّا كَثِيرًا ﴿ وَسَبِّحُوهُ بُكُرَةً وَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمَكَالِكُ اللهُ وَمُكَالِكُ اللهُ وَمُكَالِكُ اللهُ وَمُكَالِكُ اللهُ وَمُكَالِكُ اللهُ وَمُكَالِمُ اللهُ وَمُكَالِمُ اللهُ وَمُكَالِمُ اللهُ وَمُكَالِمُ اللهُ اللهُ وَمُكَالِمُ اللهُ وَمُكَالِمُ اللهُ وَمُكَالِمُ اللهُ اللهُ وَمُكَالِمُ اللهُ اللهُ وَمُكَالِمُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمُكَالِمُ اللهُ اللهُ وَمُكَالِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الله

الظُّلُمْتِ إِلَى النُّورِهُ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيْمًا ﴿ يَكُنُّهُمُ يُومُ يَلُقُونَهُ الظُّلُمْتِ إِلَى النَّوْرِهُ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَحِيْمًا النَّبِي إِنَّا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْمًا مَنِيرًا ﴿ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ﴿ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ﴿ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ﴿ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ﴾ وَمُن اللهِ وَكُلُلُهُ وَاللّهُ وَكُلُلًا ﴾ والمُنفوقين وَدَع اذْمهُمْ وَتَوكن اللهِ وَكُلُلًا ﴾ والمُنفوقين وَدَع اذْمهُمْ وَتَوكن عَلَى اللهِ وَكُلُلًا ﴾

(৪১) মু'মিনগণ তোমরা আলাহ্কে অধিক পরিমাণে সমরণ কর। (৪২) এবং সকাল-বিকাল আলাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা কর। (৪৩) তিনিই তোমাদের প্রতি রহমত করেন এবং তাঁর কেরেশতাগণও রহমতের দোয়া করেন—অক্সকার থেকে তোমাদেরকে আলোকে বের করার জন্য। তিনি মু'মিনদের প্রতি পরম দয়ালু। (৪৪) যেদিন আলাহ্র সাথে মিলিত হবে, সেদিন তাদের অভিবাদন হবে সালাম। তিনি তাদের জন্য সম্মানজনক পুরস্কার প্রস্তুত রেখেছেন। (৪৫) হে নবী! আমি আপনাকে সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি। (৪৬) এবং আলাহ্র আদেশক্রমে তাঁর দিকে আহ্বায়করূপে এবং উজ্জ্ব প্রদীপরূপে। (৪৭) আপনি মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দিন যে, তাদের জন্য আলাহ্র পক্ষ থেকে বিরাট অনুগ্রহ রয়েছে। (৪৮) আপনি কাক্ষির ও মুনাকিকদের আনুগত্য করবেন না এবং তাদের উৎপীড়ন উপেক্ষা কর্মন ও আলাহ্র উপর ভ্রসা কর্মন। আলাহ্ কার্যনির্বাহীরূপে যথেন্ট।

# তফলীরের সার-সংক্ষেপ

হে মুনিনলণ। তোমরা [সাধারণভাবে মহান আল্লাহ্র অনুগ্রহরাজি এবং বিশেষ-ভাবে এরাপ পূণ্যতম রসূল (সা)-এর প্রেরণজনিত অনুগ্রহের কথা সমরণ করে এর ওকরিয়া আদায় করতে গিয়ে] আল্লাহ্ পাককে অধিক পরিমাণে সমরণ কর (যাবতীয় ইবাদতই এর অন্তর্ভু জ হয়ে গেছে) এবং (এ ইবাদত ও ফিকিরে সর্বক্ষণ ছায়ী থাক। স্তরাং) সকাল-সন্ধায় (অর্থাৎ সর্বক্ষণ) তাঁয় ভণ-কীর্তন করতে থাক (অর্থাৎ মনে মনে বিভিন্ন অল-প্রত্যালের সাহায্যে এবং মৌধিকভাবে। সূতরাং প্রথম বাক্যে যাবতীয় আমল ও ইবাদত এবং দিতীয় বাক্যে সকল সময় ও কাল অন্তর্ভু জ হয়েছে। অর্থাৎ কোন হকুম পালন করবে আবার কোন হকুম পালন করবে না এবং একদিন কোন কাজ করবে অপর-দিন তা করবে না এমনটি যেন না হয়। আর যেহেতু তিনি তোমাদের প্রতি বহবিধ অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছেন এবং ভবিষ্যতেও করবেন, সূতরাং অবশ্যভাবীরূপে তিনি সর্বাবছায় কৃতজ্বতা লাভের অধিকারী ও যিকিরের যোগ্য। বস্তুত ) তিনি এমন (দয়াশীল) যে তিনি

(चन्नः । এবং (তাঁর হকুমে) তাঁর কেরেশতাগণ (ও) তোমাদের প্রতি রহমত ও করণা প্রেরণ করতে থাকেন। (তাঁর রহমত প্রেরণ করা অর্থ রহমত বর্ষণ করা এবং তাঁর কেরেশতাগণ কর্ত্ ক প্রেরণ করা অর্থ রহমতের জন্য দোরা করা। ষেমন মহান আরা
হর বাণী الله يَنْ يَكُولُونَ الْعُرْشَ الْيُ قولُكُ الْمُعَالِّيِّ الْعَبَالِيِّ الْعَبْرُ مِنْ الْعَبْرُ مِنْ الْعَبْرُ الْعَبْرُ الْعَبْلِيْ الْعَبْرُ الْعَالَى الْعَبْرُ الْعِبْرُ الْعَبْرُ الْعُلْعُلِيْعِلْمُ الْعَبْرُ الْعُلْعُلِيْعِلْعُلْعُلِيْعِلْعُلِيْعِلْعُلِيْعِلْعُلْعُلِيْعِلْعُلِيْعِلْعُلْعِلْعُلْعُلْعُلِيْعِلْعُلْعُلْعُلِيْعِلْعُلْعُلْعُلْعُلْعُلْعُلْعُلِعُلْعُلْعُلْعُلْعُلْعُلْعُلْعُلْعُلْعُلِعُلْعُلِعُلُولُولُولِ

আরাত দারা প্রমাণিত। আর এরপ রহমত প্রেরণ এজন্য) যেন আরাহ্ তাতারা (এ রহমতের বদৌলতে) তোমাদিগকে (অভানতা ও পথপ্রতিতার) আঁধার থেকে বিজ্ঞান ও হিদারতের) জ্যোতিপানে নিয়ে আসেন (অর্থাৎ আরাহ্ পাকের অসীম অনুপ্রহ ও ফেরেশতাকুলের দোয়ার বদৌলতে তোমরা ইলম ও হিদারতের তওফিক লাভ করেছ এবং এর উপর হির রয়েছ যা সর্বদা নতুন প্রাণ লাভ করে যাচ্ছে) এবং (এ দারা প্রমাণিত হল যে,) আরাহ্ পাক মু'মিনদের প্রতি অত্যন্ত দয়াবান। (এবং মু'মিনদের অবস্থার প্রতি এ রহমত ইহকালেও রয়েছে এবং পরকালেও তার করুলার বর্ষণ হলে পরিণত হবে)। বস্তুত যে দিন আরাহ্ পাকের সাথে তাদের সাক্রাৎ ঘটবে সেদিন তাদের প্রতি যে সালাম প্রদন্ত হবে তা হবে। (আরাহ্ পাকের স্বয়ং ইরশাদক্ত) আসসালামুল্আলারকুম (প্রথমত এ সালামই সম্মান প্রদন্ধনের লক্ষণ—বিশেষ করে যখন এ সালাম আরাহ্ পাকের পক্ষ থেকে প্রদন্ত হবে। যেমন আরাহ্ তাজালা ইরশাদ করেছেন

اكتار و سرود ষে আল্লাহ্ পাক স্বয়ং জান্নাতবাসীদের প্রতি সম্বোধন করে ফরমান ঃ এ সালাম তো হলো আত্মিক পুরক্ষার—যার সার্মর্ম সম্মান প্রদশন করা) এবং (পরবর্তী পর্যায়ে বাহ্যিক ও দৈহিক পুরক্ষারের সংবাদ সাধারণ শিরোনামায় প্রদত হয়েছে যে ) আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের (মু'মিনগণের) জন্য (জালাতে) উত্তর প্রতিদান তৈরী করে রেখেছেন। (অপেক্ষা কেবল তাঁদের পৌছবার, পৌছামাল্ল তাঁরা এসব পূর্ব প্রস্তুত পুরস্কার ও প্রতিদান লাভ করবেন। পরে হয়ুর (সা)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে) হে নবী! (সা) ( আপনি ভটিকয়েক পরিহাসকারীদের কটাক্ষপাতে বিচলিত হবেন ন।। যদি এসব নির্বোধরা আপনাকে চিনতে সক্ষম না হয় তবে কি আসে যায়, মু'মিনদের জন্য বেহেশতে যে সব অনন্য ও অনিব্চনীয় অনুগ্রহ ধারা ও রহমতসমূহের কথা বির্ত হয়েছে ্তা তো কেবল আপনার *বজবাই ষথেক্ট হবে*। অন্য কোন প্রমাণাদির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা হবে না। সুতরাং এ দারাই প্রমাণিত হয় যে, তিনি আস্লাহ্ পাকের মত প্রিয় ও নৈকট্যপ্রাণ্ড। বস্তুত) আমি নিঃসন্দেহে আপনাকে এমন বিশেষ মর্যাদা ও বৈশিল্ট্যের অধিকারী রসূলরূপে প্রেরণ করেছি যে, আপনি (কিয়ামতের দিন উম্মতেরং পক্তে স্বয়ং রাজসাক্ষী ) হবেন [ ফলত আপনার বক্তব্যানুসারে তাদের (উচ্মতের ) ফরসালা হবে। विमन जाता र जाजा र हमान करताहन : أَنَّ ارْ سَلْنَا الْبَكُمْ وَسُولًا شَا صَلَّا الْبَكُمْ وَسُولًا صَلَّا الْبَكُمْ

এবং স্বয়ং মামলা বিজড়িত ব্যক্তিকে অপর পক্ষের মুকাবিলায় সাক্ষী মানা যে কত উন্নত মান মর্যাদার পরিচায়ক তা বলার অপেক্ষা রাখে না----যার প্রকাশ ঘটবে কিয়া-মতের দিন ] এবং (দুনিয়াতে তাঁর যে সব নিখুঁত ও পূর্ণ গুণাবলীর প্রকাশ ঘটেছে তা এই যে ) তিনি ( মু'মিনদের জন্য ) সুসংবাদ প্রদানকারী ও ( কাঞ্চিরদের জন্যে ) ভীতি প্রদর্শনকারী এবং (সাধারণভাবে সবাইকে) আলাহ্ পাকের দিকে তাঁর অনুমতি সাপেকে আহ্শনকারী ( এবং এই সুসংবাদ প্রদান, ভীতি প্রদর্শন ও আল্লাহ্র দিকে আহ্শন নিছক ভবলীগ ও প্রচার উপলক্ষে ) এবং (নিজ সভা, বৈশিক্ষ্য, ওণাবলীর উপাসনা-আরাধনা, আচার-ব্যবহার, স্বভাব-চরিত্র প্রভৃতি সম্পিটগত অবস্থা বিচারে ) তিনি ( আপাদমন্তক হিদায়তের আদর্শ হিসেবে ) এক প্রদীশ্ত বাভির তুল্য। অর্থাৎ তাঁর প্রতিটি অবস্থা আলোর অনুসন্ধানকারীদের জন্য হিদায়ভের মূল উৎস বিশেষ। বন্তত কিয়ামত দিবসে এই মু'মিনগণের প্রতি যে সব রহমত বর্ষিত হবে তা তাঁর সুসংবাদ প্রদানকারী ভীতি প্রদর্শন-কারী, আহ্বানকারী ও প্রোজ্বন দীপ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য গুণাবনীর কল্যাণেই। সতরাং আপনি এতদসংক্রান্ত উদ্বেগ দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা পরিহার করুন ) এবং নিজ পদোচিৎ দায়িত্ব ও কর্তব্যে মনোনিবেশ করুন। অর্থাৎ মু'মিনগণকে এ সুসংবাদ দিন যে, তাঁদের প্রতি আল্লাহ্ পাক্ষের অসীম করুণা বর্ষিত হবে (অনুরূপভাবে কাফির ও কপট-বিশ্বাসী-দেরকে ভীতি প্রদর্শন করতে থাকুন। যা এক বিশেষ শিরোনামায় প্রকাশ করে বলেছেন যে, ) ঐ কাষ্ণির ও মুনাফিকদের কথা মানবেন না [নবীজী (সা)-র পক্ষে তো এরপ সম্ভাবনাই ছিল না যে, তিনি কাষ্ট্রির ও মুনাফিকদের কথার প্রভাবান্বিত হয়ে দাওয়াত ও তবলীগের কাজ পরিত্যাগ করবেন। কিন্ত লোকের পরিহাস ও কটাক্ষপাত থেকে পরিব্রাণ পাওয়ার লক্ষ্যে হ্যরত ময়নব (রা)-এর বিয়ের মাধ্যমে যে বাস্তব ডিভি ও কার্যকর তব-লীগ উদ্দেশ্য ছিল তাতে তাঁদের খানিকটা শৈথিলা প্রদর্শনের সন্ধাবনা ছিল। এটাকেই কাঁফিরদের কথা মেনে নেওয়া বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।] এবং ওদের (এই কাঁফির ও মুনাফিকদের) পক্ষ থেকে যে যত্রণা দেওয়া হবে ( যেমনভাবে এ বিয়ে প্রসংগে মৌখিক যত্রণা দেওয়া হয়েছিল আর তবলীগ ছিল বাস্তব আমল দারা) সেগুলোর প্রতি ক্রক্ষেপও করবেন না (এবং কাজ কর্মের মাধ্যমে যত্ত্রণা পৌছানোর আশংকাও করবেন না। যদি এরূপ ধারণা মনে জাগে তবে) সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্র উপর নির্ভর করুন। আর আল্লাহ্ পাকই কর্মকুশন ও অভিভাবকরূপে যথেল্ট। (তিনি আপনাকে যাবতীয় দুঃখ-যন্ত্রণা থেকে রক্ষা করবেন। আর তবলীস করতে গিয়ে যদি বাহ্যত কোন প্রকারের যন্ত্রণা পৌছে ---তা অভ্যন্তরীণভাবে মূলত কল্যাণ ও উপকারে পরিণত হয়—যা উকিল ও যথেল্ট হওয়ার মর্মে প্রদত্ত প্রতিশুচতির পরিপন্থী নয়।

# আনুষ্টিক ভাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে রস্লুলাহ্ (সা)-র প্রতি ভ্রদ্ধা নিবেদন ও সম্মান প্রদর্শন এবং তাঁর প্রতি দুঃখ-ষভ্রণা দৌছানো থেকে বিরত থাকার মর্মে প্রদত্ত উপদেশাহলী প্রসংগে আনুষ্টিকভাবে হযরত যায়েদ ও যয়নব (রা)-এর ঘটনা এবং রস্লুলাহ্ (সা)-র সর্বশেষ নবী হওয়ার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়েও তাঁর অনন্য ও অনুপম গুণাবলী বির্ত হয়েছে। আর তাঁর সভা ও গুণাবলী গোটা বিষে মুসলমানদের জন্য সর্বশেষ নিয়ামত বলে তাঁর প্রতি কৃতভাতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে উল্লিখিত আয়াতে অধিক পরিমাণে আলাহ্ পাকের যিকিরের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

चाजार्त विकित এমন এক ইবাদত বা সর্বাবস্থার ফরব এবং অধিক পরিমাণে করার নির্দেশ রয়েছে ঃ اَكُنْ يُنَ اَ مُنُوا ا ذُ كُو وِ اللّهَ ذِ كُوا كَثْيُوا ، হয়রত

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ষে, আলাহ্ পাক যিকির ব্যতীত এমন কোন ফর্মই আরোপ করেন নাই যার পরিসীমাও পরিমাণ নির্ধারিত নেই। নামাম, দিনে পাঁচবার এবং প্রত্যেক নামাষের রাকাত নির্দিন্ট, রম্যানের রোষা নির্ধারিত কালের জন্য, হজ্জও বিশেষ স্থানে বিশেষ অনুষ্ঠানাদিও সুনির্দিন্ট কর্ম-ক্রিয়ার নাম। যাকাতও বছরে একবারই ফর্ম হয়। পক্ষান্তরে আলাহ্র যিকির এমন ইবাদত যার কোন সীমা বা সংখ্যা নির্ধারিত নেই। বিশেষ সময়কালও নির্ধারিত নেই অথবা এর জন্য দাঁড়োন বা বসার কোন বিশেষ অবস্থাও নির্ধারিত নেই। এমনকি পবিন্ধ এবং ওমুসহ থাকারও কোন শর্ত আরোপ করা হয় নি। প্রতি মুহূর্তে সকল অবস্থার আলাহ্র যিকির অধিক পরিমাণে করার নির্দেশ রয়েছে সফরে থাকুক বা বাড়িতে অবস্থান করুক, সুস্থ থাকুক বা অসুস্থ, স্থলভাগ হোক বা জলভাগ, রাত হোক বা দিন—স্বাবস্থায় আলাহ্র যিকিরের হকুম রয়েছে।

এজনাই ইহা বর্জন করলে বর্জনকারীর কোন কৈফিয়তই গ্রহণযোগ্য হবে না, যদি না সে অনুভূতিহীন ও বেহশ হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে অন্যান্য ইবাদতের বেলায় অসু-ছতা ও অপারগতার পরিপ্রে ক্ষিতে মানুষকে অক্ষম বিবেচনা করে ইবাদতের পরিমাণ হ্রাস বা উহা একেবারে মাফ হয়ে যাওয়ার অবকাশও রয়েছে। কিন্ত যিককল্লাহ্ সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক কোন শর্ত আরোপ করেন নি। তাই উহা বর্জনের পরিপ্রেক্ষিতে কোন অবহাতেই কোন ওযর গ্রহণযোগ্য হবে না। অধিকন্ত এর ফ্যিলত-বরক্তও অগণিত।

ইমাম আহমদ (রা) হ্যরত আবুদ দারদা (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, রস্লুল্লাহ্ (সা) সাহাবায়ে-কিরামকে সম্বোধন করে ফরমান যে, আমি কি তোমাদেরকে এমন বস্তর সন্ধান দেব না, যা তোমাদের যাবতীয় আমলের চাইতে উত্তম, তোমাদের প্রভুর নিকটে স্বাধিক প্রহণযোগ্য তোমাদের মর্যাদা বিশেষভাবে বর্ধনকারী, আল্লাহ্র রাভায় সোনা-রূপা দান করা এবং আল্লাহ্র পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে শল্পের মুকাবিলা করতে গিয়ে তাদেরকে হত্যা করা বা নিজে শাহাদে বরণ করার চাইতে উত্তম? সাহাবায়ে কিরাম আর্য করলেন ঃ ইয়া রস্লুল্লাহ সেটা কি বস্তু, কোন আমল? রস্লুল্লাহ্ ফরমান——

(ইবনে-কাসীর) ইমাম আহমদ ও ইমাম তিরমিয়া আরও রেওয়ায়েত করেন যে, হ্যরত আবু হরায়রা (রা) ফরমান ঃ আমি নবীজী (সা)-র নিকট থেকে এমন এক দোয়া শিক্ষালাভ করেছি, ষা কথনো পরিত্যাপ করি না। তা এই —

اللهم اجعلنی ا مظم شکرک و انبع نصیحتک و اکثر ذکر <sup>ی</sup> و اخفط و میتک ( ا بن کثیر )

অর্থাৎ হে আল্লাহ্। আমাকে অধিক পরিমাণে তোমার কৃতভতা প্রকাশের, তোমার উপদেশের অনুসারী হওয়ার. অধিক পরিমাণে তোমার যিকির করার এবং তোমার অছিয়ত সংরক্ষণের যোগ্য করে দাও।—( ইবনে-কাসীর)

এতে রসূলুদ্রাহ্ (সা) আল্লাহ্ পাকের নিকট অধিক পরিমাণে তাঁর যিকিরের তওফিক প্রদানের জন্য দোয়া করেছেন।

জনৈক বেদুঈন রসূলুল্লাহ্ (সা)-র খিদমতে আরম করলো যে, ইসলামের আমল-সমূহ, ফরম ও ওয়াজিবসমূহ তো অসংখ্য। আপনি আমাকে এমন একটি সংক্ষিপ্ত অথচ সবকিছু অন্তর্জু জকারী কথা বলে দিন, যা সুদৃচ্ভাবে উত্তমরূপে হাদয়গম করে নিতে সক্ষম হই। রসূলুলাহ্ (সা) ফরমান ঃ

وطبا بذ كر الله (مسند احمد، ابىكثير) আর্থাৎ "তোমার কন্ঠ সর্বদা আল্লাহ্র যিকিরে সরব ও তরতাজা থাকা চাই।" মুসনদ আহমদ ও ইবনে-কাসীর। হযরত আব্ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমান ঃ

ا ذكر وا الله تعالى حتى يقو لو ا مجنون (مسند احمد، ا بن كثير ) अर्थाए "जूबि जाजार्त विकित এত जिथक अतियाल कत यन जातक তোমाকে পাগल वाक जाशांत्रिक करत।" ( মুসনাদ-আহমদ, ইবনে-কাসীর )

হ্যরত আবদুরাহ্ বিন্ উমর (রা) থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, নবীজী (সা) ফরমান—যে ব্যক্তি এমন কোন আসরে বসে যেখানে আরাহ্র যিকির নেই, তবে কিয়ামতের দিন এ আসর তার জন্য সন্তাপ ও অনুশোচনার কারণ হবে।—( আহমদ ইবনে-কাসীর )

প্রতি বিশ্ব প্রতি তিন্তু ভর্তাৎ সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্র পবিল্লতা বর্ণনা কর।
সকাল-সন্ধ্যার ধারা সকল সময়কেই বোঝানো হয়েছে। সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্র যিকিরে
বিশেষ বরকত ও তাকীদ রয়েছে ধলে আয়াতেও এ দু'সময়ের উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যথায়
আল্লাহ্র ফিকির কোন বিশেষ সময়ের জন্য সীমিত ও নির্দিত্ট নয়।

অর্থাৎ "ষখন তুমি অধিক পরিমাণে অালাত্র যিকিরে অভাঁভ হয়ে পড়বে এবং প্রতাহ সকাল-সন্ধায় যিকির করতে থাকবে, বিনিময়ে আলাত্র নিকট এই প্রতিদান ও মর্যাদা লাভ করবে যে, আলাত্ পাক তোমাদের

প্রতি অজল ধারায় রহমত ও অনুকলা ধর্ষণ করতে থাকবেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ ভোমাদের জন্য দো<del>য়া ক</del>রতে থাকবেন।"

উল্লিখিত আয়াতে "ই দুন্দিত" শব্দটি আল্লাহ্ পাকের জন্য ব্যবহাত হয়েছে এবং কেরেশতাদের ক্লেণ্ডে। কিন্ত উভয় ছলে উহার অর্থ এক নয় । বরং ডিল্ল ডিল্ল। আল্লাহ্র " ই ুন্দিত " অর্থ তিনি রহমত নামিল করেন। পক্ষান্তরে কেরেশতাগণ তো নিজের তরক থেকে কোন কাজ করতে সক্ষম নন। সূতরাং তাঁদের " ই ুন্দিত " অর্থ এই যে, তাঁরা আল্লাহর দরবারে রহমত বর্ষণের জন্য দোয়া করবেন।

হয়রত ইবনে আক্ষাস (রা) বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র পক্ষে <sup>৪ বি</sup>রহমত, কেরেশতাদের পক্ষে মাগফেরাত কামনা করা এবং পরস্থার একে অপরের পক্ষে এর অর্থ দোয়া <sup>৪ বি</sup> করি তার কামনা করা এবং পরস্থার একে অপরের পক্ষে এর অর্থ দোয়া <sup>৪ বি</sup> করি তার কামনা করা এবং পরস্থার যারা তালের মতে " ভালা সামগ্রিক অর্থ শব্দের ব্যবহার বৈধ মনে করেন তাঁদের মতে " শব্দি ব্যাপক অর্থবাধক। কিন্ত আরবী ব্যাকরণ বিধি অনুসারে করি বিধ নয় তাদের মতে বিকে বিশ্ব ব্যাপক অর্থবাধক হিসাবে আলোচ্য সকল অর্থেই ইহার ব্যবহার রীতিওদ্ধ।

क्रिया ७ विद्यायन विश्व है विश्व विष्य विश्व विष

যা মু'মিনগণের প্রতি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হয়ে থাকে অর্থাৎ যেদিন আল্লাহ্ পাকের সাথে এদের সাক্ষাৎ ঘটকে—তথন তাঁর পক্ষ থেকে এদেরকে সালাম অর্থাৎ আস্সালামু আলায়-কুমের মাধ্যমে সাদর সম্ভাষণ জানানো হবে। ইমাম রাগেব প্রমুখের মতে আল্লাহ্ পাকের সংগে সাক্ষাতের দিন হলো কিয়ামতের দিন। আবার কোন কোন তফসীরকারের মতে এ সাক্ষাতের সময় হলো বেহেশতে প্রবেশকাল যেখানে তাদের প্রতি আল্লাহ্ ও কেরেশতাপ্রণের পক্ষ থেকে সালাম পৌছানো হবে। জাবার কোন কোন মুক্ষাস্সির মৃত্যু দিবসকে আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাতের দিন বলে মন্তব্য করেছেন। সেদিন সমপ্র বিশ্বের সহিত সম্পর্ক ছিল্ল করে আল্লাহ্র সমীপে উপন্থিত হওয়ার দিন। যেমন হযরত আবদুলাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, মালাকুল-মউত যখন কোন মু'মিনের প্রাণ বিয়োগ ঘটাতে আসেন তখন তাঁর প্রতি এ সুসংবাদ পৌছানো হয় যে, আপনার পালনকর্তা আপনার জন্য সালাম প্রেরণ করেছেন। আর হুট্ট শব্দ এই তিন ক্লেল্লেই প্রযোজ্য। তাই এসব উক্তির মাঝে কোন বিরোধ ও অসামঞ্জন্য নেই। বন্তুত এ তিন অবস্থাতেই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সালাম পৌছানো হবে।—(ক্লছল-মাণ্ডানী)

মাস'ভালা ঃ এ আয়াত দারা একথা প্রমাণিত হলো যে, মুসলমানদের পারস্পরিক অভিবাদন ও সম্ভাষণ আস্সালামু আলায়কুম হওয়া উচিত, চাই বড়দের পক্ষ থেকে ছোটদের প্রতি হোক অথবা ছোটদের পক্ষ থেকে বড়দের প্রতি হোক।

ياً يُهَا النَّبِيِّ ا نَّا اَ رُسَلْنَا كَ : बिरमव क्यावनी क्यां النَّبِيِّ ا نَّا اَ رُسَلْنَا كَ اللهِ بِا نُ نِهُ وَسِراً جَا مُنْيُراً وَدَا عِبًا الْي اللهِ بِا نُ نِهُ وَسِراً جَا مُنْيُراً

রসূলুরাহ (সা)-র বিশেষ ওণাবলী ও বৈশিষ্ট্যসমূহের পুনরুরেখ। এখানে রস্লুরাহ অর্থ ঃ তিনি কিয়ামতের দিন উম্মতের জন্য সাক্ষ্য প্রদান করবেন। ষেমন সহীহ বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী, ডিরমিষী প্রভৃতি হাদীসগ্রছে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে এক সুদীর্ঘ হাদীস বর্ণিত আছে, যার কিয়দাংশ হলো এই ঃ কিয়ামতের দিন হযরত নৃহ (আ) উপস্থিত হলে তাঁকে জিভেস করা হবে যে, আপনি আমার বাণী ও বার্তাসমূহ আপনার উচ্মতের নিকটে পৌছিয়েছিলেন কি? তিনি আর্ম্ম করবেন যে, আমি যথারীতি পৌছিয়ে দিয়েছি। অতপর তাঁর উম্মতগণ একথা অস্বীকার করবে যে, তিনি ওদের নিকট আল্লাহর বার্তা সৌছিয়েছেন। অভপর হয়রত নৃহ (আ)-কে জিভেস করা হবে যে, আপনার এ দাবির স্থপক্ষে কোন সাক্ষী আছে কি? তিনি আর্ম করবেন যে, মুহাত্মদ (সা) এবং তাঁর উত্মত এর সাক্ষী। কোন কোন রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, তিনি সাক্ষী হিসেবে উম্মতে মুহাম্মদীকে পেশ করবেন এবং এ উম্মত তাঁর পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করবে। তখন হযরত নৃহ (আ)-র উম্মত এই বলে জেরা করবে যে, তারা আমাদের ব্যাপারে কিভাবে সাক্ষ্য দিতে পারে---সে সময়ে, এদের তো জন্মই হয়নি। আমাদের সুদীর্ঘকাল পর এদের জন্ম। উভ্মতে মুহাভ্মদীর নিকটে এ জেরার উত্তর চাইলে পর তারা বলবে যে, সে সময়ে আমরা অবশ্য উপস্থিত ছিলাম না। কিন্তু আমরা এ সংবাদ আমাদের রস্লুলাহ (সা)-র নিকটে ভনেছি, যাঁর উপর আমাদের পূর্ণ ঈমান ও অটুট বিশ্বাস রয়েছে। এ সময় রস্বুলাহ (সা)-র নিকট থেকে তাঁর উম্মতের এ কথার সভাতা যাচাইয়ের জনা তাঁর সাক্ষ্য প্রহণ করা হবে।

সারকথা, রস্লুলাহ্ (সা) নিজ সাক্ষোর মাধ্যমে স্বীয় উভ্মতের কথা এই বলে সমর্থন করবেন যে, নিঃসন্দেহে আমি তাদেরকে এ সংবাদ দিয়েছিলাম।

উত্মতের স্থপক্ষে সাক্ষ্য প্রদানের সাধারণ মর্ম এও হতে পারে যে, রস্কুল্লাহ্ (সা) স্থীয় উত্মতের প্রত্যেক ব্যক্তির ভাল-মন্দ আমলের সাক্ষ্য প্রদান করবেন এবং এ সাক্ষ্য এ ভিত্তিতে হবে যে, উত্মতের যাবতীয় আমল প্রত্যেক সকাল-সন্ধ্যায়—অপর রেওয়ায়েতে সম্ভাহে একদিন রস্কুলাহ্ (সা)-র খিদমতে পেশ করা হয়, আর ভিনি উত্মতের প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার আমলের মাধ্যমে চিনতে পান। এজন্য কিয়ামতের দিন ভাকে উত্মতের

সাক্ষী স্থির করা হবে (সাঈদ বিন মুসাইরোব থেকে ইবনুল মোখারক রেওয়ারেত করেছেন—মাহহারী)।

আর " عن الله " অর্থ সুসংবাদ প্রদানকারী, যার মর্মার্থ এই যে, তিনি খীয় উম্মতের মধ্য থেকে সহ ও শরীয়ভানুসারী ব্যক্তিবর্গকে বেহেশতের সুসংবাদ দেবেন এবং " ن ن " অর্থ ভীতি প্রদর্শনকারী অর্থাৎ তিনি অবাধ্য ও নীতিহ্যুত ব্যক্তিবর্গকে আযাব ও শান্তির ভয়ও প্রদর্শন করবেন।

সমসাময়িক কালের বায়হাকী বলে খ্যাত প্রখ্যাত মুকাস্সির কাষী সানাউল্লাহ্ (র) তক্সীরে-মাযহারীতে করমান যে, তিনি (সা) তো প্রকাশ্ভাবে ভাষার দিক দিয়ে বিল বিল প্রান্তর দিকে আহ্বানকারী) এবং অভ্যন্তরীণভাবে হাদয়ের দিক দিয়ে তিনি প্রদীশ্ত ও জ্যোতিল্মান বাতি বিশেষ—অর্থাৎ যেমনিভাবে গোটা বিশ্ব সূর্য থেকে আলো সংগ্রহ করে, তেমনিভাবে সমগ্র মু'মিনের হাদয় তাঁর অন্তর রশিম ধারা উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। এজনাই সাহাবায়ে-কিরাম যারা ইহজগতে নবীজী (সা)-র সায়িধ্য লাভে ধন্য হয়েছেন, তাঁরা গোটা উল্মতের মাঝে সর্বোভম ও সর্বশ্রেচ বলে পরিগণিত। কেননা তাঁদের অন্তর নবীজীর অন্তর থেকে কোন মাধ্যম ব্যতীতই সরাসয়ি নূর ও কয়েজ লাভ করার সুযোগ পেয়েছে। অবশিল্ট উল্মত এ নূর সাহাবায়ে-কিরামের মাধ্যমে পরবর্তী পর্যায়ে মাধ্যমের বিভিন্ন তার অতিক্রম করে লাভ করেছেন এবং একথাও বলা যায় যে, সমগ্র আদ্বিয়ারে কিরাম বিশেষ করে রস্কুল করীম (সা) এ ধরাধাম থেকে অন্তর্ধানের পরও নিজ নিজ করের জীবিত আছেন। তাঁদের কররের জীবন সাধারণ লোকের কররের জীবন থেকে বহু ওণে শ্রেচ্ছ ও উন্নত, যার অন্তর্নিহিত তন্ত ও মাহান্য আল্লাহ্ পাকই ভাল জানেন।

যাহোক, উদ্ধিখিত জীবনের বদৌলতে কিরামত পর্যন্ত মু'মিনগণের অন্তঃকরণ তাঁর পূত-পবিত্র অন্তর থেকে জ্যোতি লাভ করতে থাকবে। আর ষে ব্যক্তি তাঁর মর্যাদা ও সম্মান রক্ষার প্রতি যত বেশি যত্মবান থাকবেন এবং যত বেশি বেশি দরাদ পাঠ করবেন, তিনি এ নুরের অংশ তত বেশি পরিমাণে লাভ করবেন। রসূলুরাহ্ (সা)-র জ্যোতিকে বাতির সাথে তূলনা করা হয়েছে। অথচ তাঁর আধ্যাত্মিক ও আত্মিক আলো সূর্যের আলোর চাইতে চের বেশি। সূর্যকিরণে কেবল পৃথিবীর বাহ্যিক ও উপরিভাগই আলোকিত হয়। কিন্তু তাঁর (স) আত্মার জ্যোতিতে গোটা বিশ্বের অভ্যন্তরভাগ এবং মু'মিনদের অন্তর আলোকিত হয়। এই উপমার কারণ এই বলে মনে হয় যে, বাতির আলো থেকে নিজ ইচ্ছানুযায়ী উপকৃত হওয়া যায়। সর্বক্ষণ সে উপকার লাভ করা যায় ও বাতি পর্যন্ত পৌছনো সহজ্বতর এবং তা অনায়াসেই লাভ করা যায়। পক্ষা-ভরে সূর্য পর্যন্ত পৌছা একেবারে দুঃসাধ্য এবং সব সময় এর থেকে উপকার লাভ করা যায় না।

কোরআনে বর্ণিত রস্লুলাহ্ (সা)-র এই গুণাবলী কোরআনের নায় তওরাতেও উল্লেখ রয়েছে। যেনন ইমাম বুখারী (র) নকল করেছেন যে, হ্যরত আতা বিন ইয়াসার (রা) ইরশাদ করেন যে, আমি একদিন হ্যরত আবদুলাহ্ বিন আমর ইবনুল আসের (রা) সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে অনুরোধ করলাম যে, তওরাতে রস্লুলাহ্ (সা)-র যেসব গুণের উল্লেখ রয়েছে, মেহেরবানীপূর্বক আমাকে সেগুলো বলে দিন। তিনি ইরশাদ করলেন, আমি তা অবশ্যই বলবো। আল্লাহ্র শপথ। রস্লুলাহ্ (সা)-র যেসব গুণের বর্ণনা কোরআনে রয়েছে, তা তওরাতেও রয়েছে। অতঃপর বললেন:

ا نا ارسلنا ك شا هدا و مبشرا و ند يرا و حرز اللا مبين ا نت عبدى و رسولى سميتك المتوكل لبس بغظ و لا غليظ و لا سخا ب في الا سواق و لا يد فع السبئة بالسبئة و لكن يعفو و يغفرلن يقبضة الله تعالى حتى يقبم به الملة العوجاء بان يقولوا لا اله الا الله و يغتم به اعبنا عمياء ا ذا نا عما و قلو با غلفا

অর্থাৎ হে নবী (সা)। নিশ্চরই আমি আপনাকে সাক্ষীরাপে, সুসংবাদ প্রদানকারী, ভীভি প্রদর্শনকারী এবং উভ্যাদের (নিরক্ষরদের) আত্রয়হল ও রক্ষাহলরণে প্রের্থ করেছি। আপনি আমার বান্দা ও রসূল। আমি আপনার নাম দ্বির্থিত (আল্লাহ্র উপর উর্বিসাকারী) রেখেছি। আপনি কঠোর ও রক্ষা হভাববিশিল্ট নন। বাজারে হৈ-হল্লোডকারীও নন। আর না আপনি অন্যায় বারা অন্যায়ের প্রতিদানকারী। বরং আপনি ক্ষমা করে দেন। প্রস্তুন্ত ও বক্র উভ্যতকে সঠিক পথে দাঁড়েনা করিয়ে এবং তারা লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্ না বলা পর্যন্ত আল্লাহ্ পাক আপনাকে দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নেবেন না। আপনার মাধ্যমে মহান আল্লাহ্ অন্ধানেখ, বধির কান ও রক্ষা হ্লাদায়সমূহ খুলে দেবেন।

# يَائِهُمَا الَّذِينَ امْنُوَّا إِذَا كَكُخْتُمُ الْمُؤْمِنْتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنُ قَبْلِ أَنْ تَمَتُّوْهُنَّ فَهَالكُوْعَلِيْهِنَّ مِنْ عِنَّةٍ تَعْنَتُلُونَهَا،

# فَكُتُّعِوْهُنَّ وَسَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

(৪৯) মু'মিনগণ, তোমরা যখন মু'মিন নারীদেরকে বিবাহ কর, অভপর তাদেরকে স্পন্দ করার পূর্বে তালাক দিয়ে দাও, তখন তাদেরকে ইন্দত পালনে বাধ্য করার অধিকার তোমাদের নেই। অতপর তোমরা তাদেরকে কিছু দেবে এবং উত্তম পহার বিদার দেবে।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে মু'মিনগণ! (তোমাদের বিয়ে সংশ্লিষ্ট হকুমসমূহের মধ্যে এটাও এক হকুম
ষে) যখন ভোমরা মুসলিম মহিলাগণের সহিত পরিপয়সূদ্রে আবদ্ধ হবে (এবং কোন
কারণে যদি) ভাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বেই ভালাক দিয়ে দাও ভবে ভাদের উপর ইন্দত
পালন (ওয়াজিব) নয়—যা ভোমরা গণনা করতে থাকবে (যেন ভাদেরকে ইন্দতকালে
দিতীয় বিয়ে থেকে বায়ণ করতে পার। যেমন করে ইন্দত পালন ওয়াজিব থাকা অবস্থায়
দিতীয় বিয়ে বারণ করা শরীয়ত মতেই জায়েয; বরং ওয়াজিব। যে ক্ষেত্রে ইন্দত নেই)
তখন ভাদেরকে কিছু দ্রব্য-সামন্ত্রী বা টাকা-পয়সা দিয়ে দাও এবং পূর্ণ সৌজন্য ও
শালীনভার মাধ্যমে ভাদেরকে বিদায় কর। মুসলিম মহিলাদের নায় আসমানী প্রস্থে
বিয়াসী মহিলাদেরও একই হকুম। এখানে তালের কর উল্লেখ শর্ত হিসেবে নয়;
বয়ং এটা একটা প্রেরণাদায়ক উপদেশ —এই মর্মে যে, মু'মিনগণের পক্ষে বিয়ের ক্ষেত্রে
মুসলিম মহিলা নির্বাচন করাই উত্তম।

হাতে স্পর্গ করা ঘারা ইংগিতে স্ত্রীসহবাসকে বোঝানো হয়েছে। সে সহবাস চাই যথার্থভাবেই হোক বা শরীয়ত সহবাস বোঝায় এমন কোন অবস্থার পরই ( তাক বা শরীয়ত সহবাস বোঝায় এমন কোন অবস্থার পরই ( তাক বা লেল উহাও শরীয়ত অনুমোদিত সহবাসেরই অন্তর্গত। বস্তুত সহবাস প্রকৃতভাবেই হোক বা সেরাপ পরিবেশে স্বামী-স্ত্রীতে অবস্থানই হোক উত্তর্ম অবস্থাতেই ইন্দত পালন ওয়াজিব (হিদায়া প্রভৃতি ফিকাহ্ গ্রন্থে এরাপ রয়েছে)। স্পর্শিত হওয়ার পূর্বেই ভালাকপ্রাণতা স্ত্রীর মোহরানা যদি নির্ধারিত হয়ে থাকে তবে অর্থেক মোহরানা আদায় করলেই আয়াতে কথিত স্ত্রীকে দেয় মাতা, ( হালাকপ্রাণতা করে বারার ববং এবং

এবং যে মাতা, ( کست ) প্রদান ওয়াজিব তা পরিশোধ করে দেয়া আর প্রদত্ত মাতা ( ستاع ) ফেরত না লওয়া, মৌখিকভাবেও কোন কটুবাক্য প্রয়োগ না করা।

#### আনুষলিক ভাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতে রস্লুলাহ্ (সা)-র ওটি কয়েক অনন্য ওণাবলী এবং তাঁর বিশিল্ট মর্যাদার বর্ণনা ছিল। সামনেও তাঁর সেসব বৈশিল্টাবলীর বর্ণনা রয়েছে, যা বিয়ে ও তালাক সংশ্লিল্ট বিষয়াদির ক্লেৱে তাঁর সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কষুক্ত, সাধারণ উম্মতের তুলনায় এক্লেরে তিনি স্বত্ত মর্যাদার অধিকারী। ইতিপূর্বে ভূমিকা হিসেবে তালাক সম্পর্কে একটি সাধারণ হকুম বর্ণনা করা হয়েছে, যা সমস্ত মুসলমানদের বেলায় প্রযোজ্য।

উল্লিখিত আয়াতে এ সম্পর্কে তিনটি হকুম বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

রথম হকুমঃ কোন মহিলার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার পর যথার্থ নির্জনবাস ( خارت محبحت ) সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই যদি কোন কারলে তাকে তালাক দেওয়া হয়, তবে তালাক প্রদত্তা মহিলার উপর ইন্দত পালন ওয়াজিব নয়। সে সংগে সংগেই বিতীয় বিয়ে করতে পারে। উল্লিখিত আয়াতে হাতে স্পর্শ করার অর্থ (জী) সহবাস। সহবাস হাকীকী কিংবা হকমী হতে পারে এবং উভয়ের একই হকুম ষা তর্কসীরের সারসংক্ষেপ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। শরীয়ত অনুমোদিত সহবাস ( خارت محبحت ) যথার্থ নির্জন বাস ( خارت محبحت ) এর মাধ্যমে সংঘটিত হয়ে যায়।

 ( ুর্ন বিশ্ব ) সাধারণ প্রেরণা দানের জন্য ওয়াজিব ও ওয়াজিব-বহিত্তি উভয় লেণীই এর অন্তর্গত।—(রুহ্)

প্রথিত্যশা মুহাদিস হযরত আবদ্ বিন হোমায়েদ হয়রত হাসান (রা) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, প্রত্যেক তালাকপ্রাণ্ডা দ্বীকে 'মাডা' ( عناوت ) প্রদান করা (মুডা-হাব। চাই তার সাথে যথার্থ নির্জন বাস) ক্রেম্প্রেট হয়ে থাক বা না থাক। তার মোহরানা নির্ধারিত থাকুক বা না থাকুক।

তালাকের সময় দেয় পোশাকের বিবরণ ঃ বাদায়ে ( ) গ্রহে বর্ণিত আছে যে, তালাকের পর দেয় মৃত্য়া ( ১৯৯৯ ) অর্থ ঐ পোশাক যা দ্রীলোকগণ বাড়ি থেকে বের হওয়ারকালে পরিধান করে—পায়জামা, জামা, ওড়না এবং আপাদমন্তক সমগ্র শরীর আর্ভ করে ফেলে এমন একটি বড় চাদর এর অন্তর্ভূ জ ( আমাদের বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সন্তবত এদেশে সাধারণভাবে পরিধেয় পোশাক—শাড়ী, জামা, বোরকা অথবা আপাদমন্তক আর্ভ করে এমন একটি বড় চাদর অন্তর্ভু জ হবে—অনুবাদক।) যেহেত্ পোশাক—উভ্তম, মধ্যম ও নিশ্ন সব শ্রেণীরই হয়, সৃতরাং ফিকাহ শান্তবিদগণ এ সম্পর্কে এ মত বাজ করেছেন যে, য়ামী দ্রী উডয়ই যদি ধনাচা পরিবারত্তুজ হয় তবে উভম শ্রেণীর পোশাক দিতে হবে। আর যদি উভয়ই দরিদ্র পরিবারের হয় তবে নিশ্ন মানের—আর যদি একজন ধনী ও অপরজন গরীব হয় তবে মধ্যম মানের পোশাক দিতে হবে ( নাক্ষাকাত— ৩ ৩০০ অধ্যায়ে মনীষী খাসসাফের ( ৩০০ ) উভি )।

্**ইসলামে সদাচারের নযীরবিহীন শিক্ষা**ঃ গোটা বিষেপ্রাপ্য ও অধিকার আদায়ের নীতি কেবল বন্ধু–বান্ধব ও আপনজনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বড় জোর সাধারণ লোক পর্যন্ত সীমিত। সক্ষরিত্র ও সদাচার প্রদর্শন ও প্রয়োগের সীমা কেবল এটুকুই নয়। বিপক্ষীয় ব্যক্তিবর্গ ও শন্তুদের হক ও অধিকার আদায়ের তাকীদ বিধান কেবল ইস-লামেই রয়েছে। বর্তমানকালে মানব অধিকার সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে বছবিধ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে এবং এর জন্য কিছু বিধি-বিধান ও নীতিমালাও প্রণীত হয়েছে। এতদুদেশ্যে বিষের জাতিসমূহ থেকে পূঁজি বাবত কোটি কোটি টাকাও সংগৃহীত হচ্ছে। কিন্তু প্রথমত, এই প্রতিষ্ঠানগুলো (রুহৎ পরাশক্তিসমূহের) রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও বার্থসিদ্ধির খণ্পরে পড়ে আছে। দুর্গত মানুষের যতটুকু সাহায্য করা হয় তাও উদ্দেশ্য বিমুক্ত বা নিংবার্থ-ভাবে নয়। আবার সর্ব জায়গায় বা সকল দেশও নয়; বরং ষথায় স্বীয় উদ্দেশ্য ও স্বার্থসিদ্ধি হয়। যদি মেনে নেওয়া হয় যে, এসব প্রতিষ্ঠান ষধারীতিই মানব সেবার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে; ত্রুও এসব সাহায্য কোন এলাকায় কেবল তথ্নই পৌছে যখন সে এলাকা কোন সর্বগ্রাসী দুর্যোগ, মহামারী, ব্যাপক রোগব্য।ধি ইত্যাদিতে আক্রান্ত হয়। ব্যক্তি মানুষের বিপদাপদ দুঃশ-ষত্তণার কে খবর রাখে? ব্যক্তিগত সাহায্যের জন্য কে এগিয়ে আসে ? ইসলামের প্রভাময় ও দূরদর্শিতাপূর্ণ শিক্ষা দেখুন। তালাকের বিষয়টা একেবারে সুস্পত্ট ষে, নিছক পারস্পরিক বিরোধ, ক্লোধ ও অসন্তুতিট থেকেই এর

উৎপত্তি। সাধারণত যার ফলশুনতি এই হয়ে থাকে যে, যে সম্পর্ক একান্বতা, প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল তা সম্পূর্ণ বিপরীত রূপ ধারণ করে পারস্পরিক ঘূণা, বিদেষ, শলুতা ও প্রতিশোধ গ্রহণ প্রবণতায় পরিণত হয়। কোরআনে করীমের উল্লিখিত আয়াত এবং অনুরূপ বহু সংখ্যক আয়াতের মাধ্যমে ঠিক তালাকের ক্ষেন্তে মুসলমানদের প্রতি যেসব নির্দেশাবলী প্রদান করা হয়েছে, তাতে সচ্চরিত্র ও সদাচরণের পুরোপুরি পরীক্ষা হয়ে যায়। মানব প্রবৃত্তি অভাবতই এটা চায় যে, যে নারী নানাবিধ দুঃখ-যাতনা ও জালা-যন্ত্রণায় অতির্চ করে তোলে পরিশেষে পুরোপুরি সম্পর্ক ছিল্ল করতে পর্যন্ত বাধ্য করেছে, তাকে চরম লাম্ছনা ও অবমাননাকর পরিবেশেই বের করে দেওয়া হোক এবং তা থেকে যতনুকু প্রতিশোধ প্রহণ সন্তব প্রহণ করা হোক।

কন্ত কোরআনে করীম তালাকপ্রাপ্তা দ্রীগণের প্রতি সাধারণভাবে ইদ্দৃত পালনের এক কঠিন ও অবশ্য পালনীয় বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছে এবং স্বামী গৃহেই ইদ্দৃত পালনের শর্ত লাগিয়ে দিয়েছে। এ সময়ে দ্রীকে বাড়ি থেকে বের না করে দেওয়া তালাক দানকারীর প্রতি কর্ম করে দেওয়া হয়েছে এবং তার প্রতিও তাকীদ রয়েছে যেন সে এ সময়ে বাড়ি থেকে বের না হয়ে যায়। দিতীয়ত ইদ্দৃতকালীন সময়ে দ্রীর যাবতীয় ধরচগর বহন স্থামীর উপর কর্ম করে দেওয়া হয়েছে। তৃতীয়ত স্থামীর প্রতি বিশেষ তাকীদ রয়েছে যেন ইদ্দৃত পালনাত্ত দ্রীকে ম্থারীতি পোশাক প্রদান পূর্বক সৌজনাপূর্ণভাবে স-সম্মানে বিদায় করে। যে সব নারীর সাথে কেবল বিয়ে বাক্য পাঠ করা হয়েছে, য়ামী পৃহে আগমন, সহবাস বা নির্জনবাসের সুযোগ হয়নি তাদেরকে ইদ্দৃত পালন পর্ব থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে। কিন্ত অন্যান্য দ্রীর তুলনায় তাকে পোশাক প্রদানের জন্য স্থামীর প্রতি অধিক তাকীদ রয়েছে। এরই সাথে তৃতীয় ছকুম এই যে :

আর্থাৎ অত্যন্ত সৌজনাগূর্ণ পরিবেশে তাদেরকে বিদায় কর—যাতে এরাপ বাধ্যতা আরোপ করা হয়েছে যেন—মৌধিকভাবে কোন কটুবাক্য প্রয়োগ না করে কোন প্রকারের কটাক্ষপাত বা নিন্দাবাদ না করে ।

বিরোধ ও মনোমারিনোর সময় প্রতিগক্ষের অধিকার ক্ষেব্র সেই রক্ষা করতে পারে, যার খীয় ভাবাবেগের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্য রয়েছে। ইসলামে যাবতীয় শিক্ষায় এর প্রতি বিশেষ ক্ষা রাখা হয়েছে।

يَايُهَا النَّبِيُّ إِنَّا اَحُلَنَا لَكَ اَزُواجِكَ الْتِيَّ اكْنِتَ أَجُوْرَهُنَّ وَمَا مَكَنَّتُ يَمِنِينُكَ مِثَا اَفَاءُ اللهُ عَلَيْكَ وَبَنْتِ عِبِّكَ وَبَنْتِ عَبْتِكَ وَبَنْتِ خَالِكَ يَمِنِينُكَ مِثَا اللهُ عَلَيْكَ وَبَنْتِ خَالِكَ وَبُذَٰتِ خَلْتِكَ الْبِي هَاجُرُن مَعَكَ وَامْرَاةً مُّوْمِنَةً الْنَوْمَبَكُ نَفْهَا لِلنَّبِي اِنْ اَرَا النِّي اَنْ اَنْ اَنْ اَنْ اَنْ اَنْ اَلْمُونِينُ لَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ

(৫০) হে নবী ! আগনার জন্য আগনার দ্রীগণকে হালাল করেছি, যাদেরকে আগনি মোহরানা প্রদান করেন । আর দাসীদেরকে হালাল করেছি, যাদেরকে আলাহ্ আগনার করায়ত্ত করে দেন এবং বিবাহের জন্য বৈধ করেছি আগনার চাচাতো ভগ্নি, ফুফাতো ভগ্নি, মামাতো ভগ্নি ও খালাতো ভগ্নিকে, যারা আগনার সাথে হিজরত করেছে। কোন মু'মিন নারী যদি নিজেকে নবীর কাছে সমর্গণ করে, নবী তাকে বিবাহ করতে চাইলে সে-ও হালাল । এটা বিশেষ করে আগনারই জন্য—জন্য মু'মিনদের জন্য নয় । আগনার জসুবিধা দুরীকরণের উদ্দেশ্যে । মু'মিনগণের স্ত্রী ও দাসীদের ব্যাগারে যা নির্ধারিত করেছি, আমার জানা আছে । আলাহ্ ক্রমাশীল, দয়ালু । (৫১) আগনি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা দুরে রাখতে গারেন এবং যাকে ইচ্ছা কাছে রাখতে গারেন । আগনি যাকে দুরে রেখছেনে, তাকে কামনা করলে তাতে আগনার কোন দোষ নেই । এতে জধিক সভাবনা আছে বে, তাকের চক্র শীতল থাকবে । তারা দুঃখ গাবে না এবং আগনি যা দেন, তাতে তারা সকলেই সন্তুত্তী থাকবে । তোমাদের জভরে যা আছে, আলাহ্ জানেন । আলাহ্ সর্বজ, সহনশীল । (৫২) এরগর আগনার জন্য কোন নারী হালাল নয় এবং তাদের গরিবতে জন্য দ্রী প্রহণ করাও হালাল নয় বদিও তাদের

রূপলাবণ্য আপনাকে মুশ্ধ করে, তবে দাসীর ব্যাপার ভিন্ন। আলাহ্ সর্ব বিষয়ের উপর সজাগ নজর রাখেন।

#### তফসীরের সার-সংক্রেপ

হে নবী (সা)! ( কিছু সংখ্যক হকুম কেবল আপনার জন্যই নির্দিট্ট ; ফলারা আপনার স্বাতন্ত্র ও বিশেষ মর্যাদা প্রকাশ পায়। সেওলোর মধ্যে কয়েকটি এই প্রথমত ) আমি আপনার জন্য আপনার এই স্ত্রীগণকে ( যারা বর্তমানে আপনার খিদমতে উপস্থিত আছেন এবং) আপনি যাঁদের মোহুরানা আদায় করে দিয়েছেন (ভাঁরা চার থেকে জধিক হওয়া সত্ত্বেও) হালাল করে দিয়েছি। (দিতীয় হকুম) আর সেসব নারীগণকেও (বিশেষভাবে হালাল করা হয়েছে) যারা আপনার মালিকানাধীন-স্বাদেরকে আলাহ্ পাক গনীমত হিসেবে প্রদান করেছেন ( এই বিশেষ ধরনের বর্ণনা পরবর্তী আনুষঙ্গিক ভাতব্য বিষয় ও মাস'আলাসমূহ অধ্যায়ে আসহে। তৃতীয় হকুম ) আপনার চাচার কন্যাপণ ও আপনার ফুফুর কন্যাগণ ( অর্থাৎ তাঁর পিতৃবংশীয় কন্যাগণ) এবং আপনার মামার কন্যাগণ ও খালার কন্যাগণ (অর্থাৎ মাতৃবংশীয়া কন্যাগণ, কিন্ত এসব বংশীয়া কন্যাগণ সৰাই হালাল নয় বরং এদের মধ্যে কেবল তাঁরাই) যারা আপনার সংগে হিজরতও করেছেন (সংগে অর্থ ষারা এই হিজরতের কাজে সহযোগিতা করেছেন এবং হিজরতও করেছেন। কিব তা নবীজী (সা)-র সংগেই হতে হবে এমন কোন কথা নয়। এই শর্তানুসারে যারা একেবারে হিজরতই করেনি তারা বাদ পড়ে পেল। চতুর্ধ হকুম) সে মুসলিম নারীও ( আপনার পক্ষে হালাল করা হয়েছে ) যে কোন প্রকারের বিনিময় ব্যতীত (অর্থাৎ বিনা মোহরানায়) নিজেকে নবীর নিকট সমর্পণ করে দেয় (অর্থাৎ নবীর সাথে পরিণয়সূদ্ধে আবদ্ধ হতে চায়) অবশাই এই শর্ডে যে, নবীও তাঁকে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ করতে রাষী হন। (মুসলিম শর্তের পরিপ্রেক্ষিতে অবিশ্বাসী কাফির নারী বাদ পড়ে পেল। এদের সাথে নবীজীর বিয়ে জায়েয় নয় এবং পঞ্চম হকুম এই যে) এসব হকুম আপনার জন্য নির্দিষ্ট, জন্যান্য মুমিনদের জন্য নয় (তাদের জন্য ভিন্ন হকুম।) বস্তুত সেস্ব ইকুমও আমার ভাত (এবং কোরআনের আয়াত ও হাদীসসমূহের মাধ্যমে অন্যান্যদেরকেও এ সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে) যা আমি এদের সাধারণ মু'মিনদের উপর এদের স্ত্রীগপের ও দাসীদের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছি (যা এসব হকুম থেকে ां ا نکتنم आजामा, रथश्राजां अस्या میراند ا উল্লেখ রয়েছে। সেখানে 🖒 🗝 🍪 শব্দের মাধ্যমে প্রত্যেক বিয়েতে মোহরানা অবশ্য দেয় বলে প্রমাণিত হয়। চাই তা হাকীকীভাবে হোক বা হকুমীভাবে, চাই তা প্রস্তাব ও চুক্তিপরের মাধ্যমে হোক বা শরীয়তের হকুম অনুসারে হোক। চতুর্থ হকুম অনুসারে নবীজীর বিয়ে মোহরানা বিমুক্ত রইল। এরাপ বিশেষীকরণ এজন্য) যাতে আপনার উপর কোন প্রকারের অসুবিধা ও প্রতিকৃলতা আরোপিত না হয় (সুতরাং ষেস্ব বিশেষ

হকুমের মধ্যে অন্যানাওলির চাইতে ব্যাপকতা ও নমনীয়তার অবকাশ রয়েছে যথা— প্রথম ও চতুর্থ হকুম-এতে কোন প্রকারের অসুবিধা ও সংকীর্ণতা না থাকার কথা তো সুস্পত্ট। ষেপ্তলোতে বাহাত সীমাবদ্ধতা ও সংকীর্ণতা রয়েছে যথা—তৃতীয় ও পঞ্চম হকুম। সেক্ষেত্রে অসুবিধা ও সীমাবদ্ধতা না থাকার অর্থ এই যে, আমি এ সীমাবদ্ধতা ও অসুবিধা কতকণ্ডলো মঙ্গলের পরিপ্লেক্ষিতে আরোপ করেছি। ষদি এ শর্ত ও সীমা-ব**দ্বতা** না থাকত তবে সেসব কল্যাণ লোগ পেয়ে যেত। এমতাবস্থায় আপনি কি অসু-বিধার সম্মুখীন হতেন তা আমার জানা। বস্তুত এসব কল্যাণ ও মললসমূহের কথা চিন্তা করেও আপনার প্রতি কিছু শর্তাবলী ও সীমাবদ্ধতা আরোপ করা হয়েছে এবং **ৰিতীয় হকুম সংক্ৰান্ত আলোচনা 'আনুষলিক ভাতব্য বিষয় ও মাস'আলাসমূহ' অধ্যায়ে** করা হয়েছে। এবং অসুবিধা দূরীকরণের বিবেচনা যে কেবল এসব বিশেষ হকুমসমূহের বেলায়ই করা হয়েছে তা নয়। বরং যেসব হকুম সাধারণ মু'মিনদের সম্পর্কিত সেও-লোর ক্ষেত্রেও এ বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে। কেননা ) আলাহ্ পাক---মহা ক্ষমা-শীল ও পরম দরালু। [সুতরাং দয়াপরবদ হয়ে বাবতীয় হকুমের ক্লে**নে** সহজ-সাধ্যতা ও অনায়াস লম্ধতার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রেখেছেন এবং এসব সহজ সরল হকুমসমূহ পালনের ক্ষেত্রে কোন প্রকারের শিথিলতা ও নির্লি°ততা পরিদৃশ্ট হলে প্রায় সময়ই তা ক্ষমা করে দেন—যা তাঁর অন্যান্য দয়া অনুকন্সার দলীল—যা হকুমসমূহ সহজীকরণ ও অসুবিধা দূরীকরণের মূল। এ পর্যন্ত তো সেসব নারীগণের শ্রেণী বিন্যাসের আলো-চনা ছিল যাদেরকে তাঁর (সা) জন্য হালাল করে দেওয়া হয়েছে। এসব হালালকৃত নারী-গণের মধ্য থেকে বিভিন্ন সময়ে যত সংখ্যক তাঁর খিদমতে উপস্থিত থাকবে তাদের কি কি <del>ছকুম—পরবর্তী</del> পর্যায়ে সেসব আলোচনা করা হয়েছে। অতঃপর ষঠ হকুম প্রসঙ্গে ইরশাদ হয়েছে যে] এদের মধ্যে আপনি যাকে চান (এবং যতক্ষণ পর্যন্ত চান) নিজ থেকে দূরে রাখুন। (অর্থাৎ তাকে পালা প্রদান না করুন) এবং যাকে চান (যতক্ষণ ও ষত্তদিন পর্যন্ত চান) নিজের সামিধ্যে রাখুন (অর্থাৎ তাকে পালা প্রদান করুন) এবং যাদেরকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন তাদের মধ্য থেকে পুনরায় যদি কাউকে আহ্বান করতে চান তবুও আপনার কোন দোষ হবে না। (এই কথার মর্মার্থ এই যে, মহীয়সী জীপণের স্থাথে রামি যাপনের ক্ষেত্রে পালার নীতি অনুসরণ করা আপনার উপর ওয়াজিব নয়। এতে এক বিশেষ প্রয়োজনীয় কল্যাণ নিহিত রয়েছে তা এই যে)এর ফলে এই (বিবিগণের) চোখ শীতল থাকবে বলে বিশেষভাবে আশা করা যায়। (অর্থাৎ প্রফুল ও আনন্দিত থাকবে।) ভগ্ন হাদয় ও ভারাক্রান্তচিত হবে না এবং আপনি তাদেরকে ষা কিছু প্রদান করবেন তাতেই তারা সন্তুম্ট ও তৃণ্ত থাকবে। (কেননা অধিকার ও প্রাপ্যের দাবিই সাধারণত মনোকভেটর কারণ হয়ে থাকে। যখন একথা জানা থাকবে ষে, যতটুকু ধন-সম্পদ বা আকর্ষণ বিতরিত হয়েছে তা নিতাতই দয়া ও অনুকম্পা— এটা আমাদের অবশ্য প্রাপ্য কোন অধিকার নয়, তবে কারো কোন প্রকারের আপত্তি বা অভিযোগ থাকবে না এবং দাসীদের পালার অধিকার না থাকার কথা সর্বজনভাত) अवर ( टर मूजलिमश्रम । अरै विस्मय एकूरमंत्र कथा अपन मतन मतन अ अप स्मन ना জাগে যে, এসৰ হকুম ব্যাপক তবে সকলের জন্য কেন হলো না, যদি এমনটি হয়

তবে) ভোমাদের সকল কথার জন্যই আল্লাহ্ পাক শান্তি প্রদান করবেন। কেননা ইহা আল্লাহ্ পাক্র সম্পর্কে প্রশ্ন ভোলা এবং রসূলুলাহ্ (সা)-র প্রতি হিংসা পোষণের নামান্তর —তা শান্তি প্রয়োগের কারণ) এবং আ**ল্লাহ্ তা'আলা (কেবল এণ্ডলো কেন**) স্বকি**ছু** ভাত (এবং প্ররের উত্থাপক ও তর্কের অবতারণাকারীসের প্রতি নগদ ও ছরিভ শান্তি না পৌছা থেকে এ কথা বোঝা যায় না যে, তিনি এ সম্পর্কে ভাত নন। বরং এর কারণ এই যে, তিনি) হির ও সহনশীলও বটে (ভাই কখনো কখনো শান্তি প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে অবকাশ দেন। পরবর্তী পর্যায়ে নবীজী (সা) সংশ্লিল্ট অবশিল্ট বিশেষ নির্দেশাদি সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে। তুম্বধ্যে কতক তো উপরোদ্ধিখিত নির্দেশাবলীরই ফল'নুতি আবার কতকওলো নতুন। ইরশাদ হচ্ছে যে, উপরে তৃতীয় ও পঞ্চম হকুমে বিবাহিত দ্রীগণ সন্পর্কে যে হিজরত ও ঈমানের শর্ত আরোগ করা হয়েছে—ফলে) এদের ছাড়া অপরাপর দ্রীলোকসণ ( যাদের এ শর্ত ও বৈশিস্টা পাওয়া যাবে না ) আপনার জন্য হালাল নয়। (অর্থাৎ ভাতি ও নিক্টবর্তীদের মাঝে হিজরতকারিণীপণ ভিন্ন কেউ হালাল নয় এবং জন্যান্য রমণীগণের মধ্যে মু'মিন বাতীত কেউ হালাল নয়। এটা তো উপরোজ হকুমের উপসংহার) এবং (পরবর্তী পর্যায়ে সংতম—নতুন হকুম তা এই যে,) আপনার পক্ষে বর্তমান স্ত্রীগণের ছলে অপর স্ত্রীগণকে গ্রহণ করা বৈধ হবে না। (এরাপড়াবে ষে আপনি এদের কাউকে তালাক দিয়ে অপর কাউকে সে ছলে গ্রহণ করে নেন। অবশ্য এদেরকৈ তালাক না দিয়ে যদি অপর কাউকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করেন তবে কোন বাধা নেই। অনুরূপভাবে পরিবর্তনের ইচ্ছা ব্যতীতও যদি কাউকে তালাক দেন তবুও কোন আগতি নেই। نبدل শব্দ দারা একথাই বোঝা যায় যে, কেবল পরি-বর্তনের উদ্দেশ্যেই তালাক দেয়া নিষিদ্ধ ) যদিও আপনাকে তাদের ( অপর রমণীগপের ) সৌন্দর্য মুগ্ধ ও বিমোহিত করে থাকে। কিন্তু যারা আপনার মালিকানাধীন দাসী ( ভারা পঞ্চম ও সপ্তম হকুমের আওতা বহিত্তি। অর্থাৎ ভারা 'কিভাবীয়াহ্' কোরআন ব্যতীত অন্য কোন ঐশী গ্রন্থে বিশ্বাসী এবং অনুসারী হলেও হালাল এবং একেরে পরিবর্তনও জায়েষ) এবং মহান আলাহ্ প্রত্যেক বস্তুর (মাহান্ত্য, কলাকল, প্রতিক্রিয়া ও ওপার্ডপের) পরিপূর্ণ রক্ষক। (সুতরাং এ সব হকুমের মাঝে অবশ্যই কল্যাণ ও মঙ্গল নিহিত রয়েছে, যদিও তা সাধারণ মানুষের বোধগম্যাতীত। তাই এ সম্পর্কে কারো প্রন্ধ উদ্বাপনের অধিকার, অবকাশ বা যৌজিকতা নেই)।

# আনুষ্টিক ভাতব্য বিষয়

উলিখিত আয়াতসমূহে বিয়ে ও তালাক সংলিস্ট এমন সাতটি হকুমের আলোচনা রয়েছে যেগুলো কেবল রসূলুলাহ্ (সা)-এর জনা নির্দিস্ট এবং এরপ বিশেষীকরণ রসূলুলাহ্ (সা)-এর স্বতার মর্যাদা ও বিশেষ সম্মানের পরিচায়ক। এগুলোর মধ্যে কতক হকুম তো এমন যে রসূলুলাহ্র সাথে যেগুলোর বিশেষীকরণ একেবারে স্পস্ট ও জাজলামান। আবার কতক এমন সেগুলো যদিও সমগ্র মুসলমানের প্রতি প্রযোজা কিন্তু তাতে এমন কিছু

ছোট খাট শর্তাবলী রয়েছে, যা কেবল রস্লুলাহ্ (সা)-এর জনা নির্দিণ্ট। এখন সেওলোর বিজ্ঞারিত বর্ণনা দেখুন।

ا نَا اَحَلَلْنَا لَكَ ا زُوا جَدَ لَّتَى أَتَيْتِ اجْورَهِنَّ -: म्ह्म स्वम

অর্থাৎ আমি আপনার জন্য আপনার বর্তমান স্ত্রীগণকে, বাদের মোহরানা আদার করে দিয়েছেন, হালাল করে দিয়েছি। এ হকুম বাহাত সমস্ত মুসলমানদের জন্য প্রযোজ্য। কিন্ত এতে বিশেষীকরণের কারণ এই যে, আয়াত অবতীর্ণ হওয়াকালে তাঁর (সা) সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ চারের অধিক স্ত্রী ছিলেন। কিন্তু সাধারণ মুসলমানের পক্ষে এক সঙ্গে চারের অধিক স্ত্রী রাখা হালাল নয়। সুতরাং তার জন্য এক সাথে চারের অধিক স্ত্রী হালাল করে দেওয়া কেবল তাঁরই বৈশিক্টা ছিল।

আর এ আয়াতে যে তিন্তু নির্দ্ধি নির্দ্ধি বলা হয়েছে, এটা হালাল বঙ্গেরার শর্ত নয় বরং বাস্তব ঘটনার প্রকাশ মান্ত্র যে, যত মহিলা নবীজী (সা)-র সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন, নবীজী (সা) তাঁদের সবার মোহরানা নগদ আদায় করে দিয়েছেন, বাকি রাখেন নি। তাঁর (সা) স্বভাবই এরাপ ছিল যে, যে জিনিস আদায়ের দায়িছ তাঁর উপর আরোগিত ছিল তা কালবিলম্ব না করে তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করে দায়মুক্ত হয়ে স্বেতেন, অনর্থক বিলম্ব করতেন না। এ ঘটনা প্রকাশের মাঝে সাধারণ মুসলমানদের জন্য তার অনুরাপ করার প্রেরণা রয়েছে।

জিতীর হকুম ঃ এনি এনি এনি এনি এনি এনি এনি তার প্রাণি তার প্রাণি কার বালাক। এ আরাতে । ।
শব্দের উৎপত্তি হয়েছে ওলি ধাতু থেকে—পারিভাষিক অর্থে ওলি সে সব মালকে বোঝার যা কাফিরদের থেকে বিনাযুদ্ধে বা সিদ্ধিস্ত্রে লাভ করা হয়। আবার কখনো এলি সাধারণ গনীমতের মাল অর্থেও ব্যবহাত হয়। বক্ষামাণ আরাতে এর উল্লেখ কোন শর্ত হিসেবে নয় যে আপনার জন্য কেবল সেসব দাসীই হালাল যা 'ফার' ( ওলি )
বা গনীমতের মাল হিসেবে আপনার অংশে পড়েছে। বরং তিনি যাদেরকে মূল্যের বিনিময়ে ধরিদ করেছেন তারাও এর অন্তর্গত।

কিন্ত এই হকুমে বাহ্যিকভাবে রস্লুলাহ্ (সা)-এর কোন বাততা বা বৈশিষ্টা নেই, এ হকুম সমগ্র উম্মতের জনা। যে দাসী গনীমতের মাল হিসেবে ভাগে পড়ে বা দাম দিয়ে ব্যারিদ করা হয় তা তাদের জনা হালাল। কিন্ত সমগ্র আয়াতের বর্ণনাভংগি এটাই চার যে, উক্ত আয়াতসমূহে যেসব হকুম রয়েছে তাতে রস্লুলাহ (সা)-এর সাথে কিছু না কিছু বিশেষীকরণ অবশাই রয়েছে। এজনাই রাহল মাংআনীতে দাসীদের হালাল হওয়া প্রসঙ্গেও রসূনুদ্ধান্ (সা)-এর এক বৈশিষ্ট্য এরাপ বর্ণনা করা হয়েছে যে, যেরাপভাবে আগনার পরে আপনার মহীয়সী দ্বীগণের বিয়ে কারো সাথে জায়েষ নয়, অনুরাপভাবে যে দাসীকে আপনার জন্য হালাল করা হয়েছে আগনার পরে সেও জন্য কারো জন্য হালাল হবে না। যেমন হয়রত মারিয়া কিবতিয়া (রা)-কে রোম সম্লাষ্ট মাকুয়াস উপটোকন হিসেবে আপনার খিদমতে গাঠিয়েছিলেন। সূত্রাং যেমন করে তাঁর (সা) পরে মহীয়সী দ্বীগণের কারো সাথে বিয়ে জায়েষ ছিল না, এদের বিয়েও কারো সাথে জায়েষ রাশা হয়নি।

হষরত হাকীমুল উদমত (র) 'বয়ানুল কোরআনে'র মাঝে আরো দুটি বৈশিদ্ট্য বর্ণনা করেছেন, যাউলিখিত বৈশিদ্ট্য থেকে অধিক স্পদ্ট।

প্রথমত রসূলুরাহ (সা)-কে হক তা'আরার পক্ষ থেকে এ বিশেষ ইষতিয়ার দেওয়া হয়েছিল যে, গনীমতের মাল ক'টনের পূর্বেই তিনি এওলো থেকে কোন জিনিস নিজের জন্য পছন্দ করে রেখে দিতে পারতেন। যা তাঁর (সা) বিশেষ মালিকানা স্বত্বে পরিণত হতো। এই বিশেষ বস্তুকে পরিভাষায় ত্র্তি (নবীজীর পছন্দ) বলে আখ্যায়িত করা হতো। যেমন খায়বার সুজের গনীমত থেকে হয়ুর (সা) হয়রত সাফিয়া (রা)-কে নিজের জন্য নির্দিত্ট করে নিয়েছিলেন। সুতরাং দাসী সংশ্লিত্ট মাস'আলার ক্ষেত্রে এটা কেবল হয়রতেরই (সা) বৈশিত্টা ছিল।

বিতীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, 'দারুল হরবের' কোন অমুসলিমের পক্ষ থেকে যদি কোন হাদিয়া (উপটৌকন) মুসলমানদের আমিরুল মু'মিনীনের নামে প্রেরণ করা হল তবে তার মালিক আমিরুল মু'মিনীন হন না, বরং শরীয়ত অনুসারে তা বায়তুল মালের বছে পরিণত হয়। পক্ষান্তরে নবীজী (সা)-র জন্য এরূপ হাদিয়া হালাল করে দেওয়া হয়েছিল। যেমন মারিয়া কিবভিয়ার (রা) ঘটনা—শাঁকে সম্রাট্ট মাকুক্সাস হাদিয়া রূপে তাঁর বিদমতে প্রেরণ করার পর তিনি তাঁর (সা) মালিকানা বছে পরিণত হয়েছিলেন।

তৃতীর হকুম : ইর ই তিন্দ্র তান্ত তিন্দ্র তিন্দ্র এ আরাতে দে ও তান্ত একবচন এবং দে ও তান্ত বহবচন রূপে গ্রহণের অনেক কারণ আছে বলে আলিমগণ বর্ণনা করেছেন। তক্ষসীরে রূহল মা'আনী, আবু হাইয়ান বর্ণিত এ কারণ গ্রহণ করেছেন যে, আরবী পরিভাষাই এরাগ—আরবী কবিভাই এর প্রমাণ—যাতে এর বহবচন ব্যবহাত হয় না, একবচনই ব্যবহাত হয়।

আয়াতের মর্মার্থ এই যে, আপনার জন্য চাচা ও ফুফু এবং মামা ও খালার কন্যাপণকে হালাল করে দেওয়া হয়েছে। চাচা ও ফুফুর মাঝে পিতৃ বংশীয় মেয়ে এবং মামা ও খালার মাঝে মাতৃবংশীয়া সকল মেয়ে তাদেরকে বিবাহ করার বৈধতা রসূলুয়াহ্ (সা)-র বিশেষত্ব নয়, বরং সকল মুসলমানের জন্য তাদেরকে বিবাহ করা হালাল। কিন্তু তারা আপনার সাথে মক্কাথেকে হিজরত করেছে—এ কথাটি রস্লুয়াহ্ (সা)-এর বৈশিচ্টা।

D

সারকথা এই যে, সাধারণ উভ্নতের জন্য পিতৃ ও মাতৃকুলের এসব কন্যা কোন শর্ত ছাড়াই হালাল—হিজরত করুক অথবা না করুক, কিন্ত রসূলুরাহ্ (সা)-এর জন্য কেবল তাঁরাই হালাল, যারা তাঁর সাথে হিজরত করে। 'সাথে হিজরত' করার জন্য সঞ্চরে সঙ্গে থাকা অথবা একই সময়ে হিজরত করা জরুরী নয়, বরং যে কোন প্রকারে রসূলুরাহ্ (সা)-এর ন্যায় হিজরত করাই উদ্দেশ্য। ফলে এসব কন্যায় মধ্যে যারা কোন কায়ণে হিজরত করেনি, তাদেরকে বিবাহ করা রসূলুরাহ্ (সা)-এর জন্য হালাল রাখা হয়নি। রসূলুরাহ্ (সা)-এর চাচা আবূ তালিবের কন্যা উদ্দেম হানী (য়া) বলেন ঃ আমি মরা থেকে হিজরত না করার কায়ণে আমাকে বিবাহ করা রসূলুরাহ্ (সা)-এর জন্য হালাল ছিল না। আমি তোলাকাদের মধ্যে পণ্য হতাম। মরা বিজয়ের সময় রসূলুরাহ্ (সা) যাদেরকে হত্যা অথবা বন্দী না করে মুক্ত করে দিয়েছিলেন, তাদেরকে 'তোলাকা' বলা হত্য। (রাহল মা'আনী, জাসসাস)

রসূলুয়াহ্ (সা)-এর সাথে বিবাহের জন্য হিজরতের উপরোজ শর্ত কেবল মাতৃ ও পিতৃবংশীর কন্যাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল , সাধারণ উশ্মতের মহিলাদের ক্ষেত্রে হিজরতের শর্ত ছিল । পরিবারের মেরেদের ক্ষেত্রে হিজরতের শর্ত আরোগ করার রহস্য সভবত এই যে, পরিবারের মেরেদের ক্ষেত্রে হিজরতের শর্ত আরোগ করার রহস্য সভবত এই যে, পরিবারের মেরেদের মধ্যে সাধারণত বংশগত কৌলিন্যের গর্ব ও অহমিকা বিদ্যমান থাকে। রসূলুয়াহ্ (সা)-এর সহধর্মিণী হওয়ার জন্য এটা সমীচীন নয়। হিজরতের শর্ত আরোপ করে এই গর্ব ও অহমিকার প্রতিকার করা হয়েছে। কারণ হিজরত কেবল সেই নারীই করবে, যে আয়াহ্ ও রস্কের ভালবাসাকে গোটা পরিবার, দেশ ও বিষয় সম্পত্তির ভালবাসার উপর প্রাধান্য দেবে। এছাড়া হিজরতের সময় মানুষ নানাবিধ দুঃখ-কল্টের সম্মুখীন হয় এবং আয়াহ্র পথে সহ্য করা দুঃখকল্ট সংশোধনে বিশেষ সহায়ক হয়ে থাকে।

মোটকথা এই যে, মাতৃ-পিতৃকুলের মেয়েদেরকে বিবাহ করার বেলায় রস্লুজাহ্ (সা)-এর জনা একটি বিশেষ শর্ত ছিল। তা এই যে, সংলিস্ট মেয়েদের মক্কা খেকে হিজরত ক্সতে হবে।

অর্থাৎ যদি কোন মুসলমান মহিলা নিজেকে আপনার কাছে নিবেদন করে, মানে দেক্রমাহর ব্যতিরেকেই আপনার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চার এবং আপনিও তাক্তে নিবাহ করতে ইচ্ছুক হন, তবে আপনার জন্য দেনমোহর অতিওও বিবাহ হালাল। এই বিধান বিশেষভাবে আপনার জন্য—অন্য মু'মিনদের জন্য নয়।

উপরোক্ত বিধান যে একান্তভাবে রসূলুয়াহ্ (সা)-র বৈশিল্টা, তা বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। কেননা, সাধারণ লোকের জন্য বিবাহে দেনমোহর অপরিহার্য শর্ত। এমনকি, বিরাহের সময় যদি কোন নারী বলে, দেনমোহর নেব না কিংবা কোন পুরুষ বলে, দেন-মোহর দেব না—এই শর্তে বিবাহ করছি, তবে তাদের এসব উক্তি ও শর্ত শরীয়তের আইনে অসার হবে এবং 'মোহরে মিসল' ওয়াজিব হবে। একমার রসূলুয়াহ্ (সা)-এর বিশেষ মর্যাদার পরিপ্রেক্তিতে দেনমোহর ব্যতিরেকেই বিবাহ হালাল করা হয়েছে, যদি নারী দেনমোহর ব্যতীত বিবাহ করতে আগ্রহী হয়।

ভাতব্য ঃ উপরোজ বিধান অনুযায়ী রস্কুলাহ্ (সা) দেনমোহর ব্যতিরেকে কোন বিবাহ করেছিলেন কি না, এ ব্যাপারে আলিমগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, এরাপ কোন ঘটনা সংঘটিত হওয়ায় প্রমাণ নেই। এই উজির সারকথা এই যে, তিনি কোন মহিলাকে দেনমোহর ব্যতিরেকে বিবাহ করেন নি। পক্ষাভ্রের কেউ কেউ এরাপ বিবাহ সপ্রমাণ করেছেন।—( রাহ্ব-মাণ্ডানী )

এই বিধানের সাথে সম্পৃত্ত তি বিধানের সাথে সম্পৃত্ত বলেছেন। কিন্ত 'ষমখণরী' প্রমুখ তফসীরবিদ একে উল্লিখিত সকল বিধানের সাথে ভূড়ে দিয়েছেন অর্থাৎ সবভলো বিধানই রসূল্লাহ (সা)-এর বৈশিষ্ট্য। পরিশেষে বলা হয়েছে । তি তি বিধানিক বিধানক বিধানক

আপনার অসুবিধা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে আপনার জন্য এসব বিশেষ বিধান দেওয়া হল।
উদ্ধিতি বিশেষ বিধানসমূহের প্রথম বিধান হচ্ছে চারের অধিক পদ্দী রসূলুদ্ধাহ্ (সা)
এর জন্য হালাল এবং চতুর্থ বিধান হচ্ছে দেনমোহর ব্যতিরেকে বিবাহ করা হালাল।
এই বিধানস্বান্ধর মধ্যে অসুবিধা দূরীকরণ এবং অভিদ্বিক্ত সুবিধা দানের বিষয়টি
বর্ণনা সাপেক নয়। কিন্ত অবশিশ্ট দিতীয়, তৃতীয় ও পঞ্চম বিধানে বাহাত তাঁর
উপর অতিরিক্ত কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে, যার ফলে অসুবিধা আরও র্ছি
পাওয়ার কথা। কিন্ত এতে ইপিত করা হয়েছে যে, যদিও বাহাত এসব কড়াকড়ি
অসুবিধা র্ছি করে, কিন্ত এতে আপনার জনেক উপযোগিতার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে।
এসব কড়াকড়ি না থাকলে আপনি জনেক প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতেন, যা মনোকশ্টের
কারণ হত। ভাই অতিরিক্ত কড়াকড়ির মধ্যেও আপনার অসুবিধা দূরীকরণই উদ্দেশ্য।

পঞ্চম বিধান ঃ আয়াতের তি শব্দ থেকে বোঝা যায়—তা এই যে, সাধারণ মুসলমনেদের জন্য ইহদী ও শৃস্টান নারীদেরকে বিবাহ করা কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী হালাল হলেও রল্লুলাহ্ (সা)-এর জনা হালাল ময়; শবং এ কেল্লে নারীয় স্থান-দার হওয়া শর্ড।

রসূলে করীম (সা)-এর উপরোজ গাঁচটি বিশেষ বিধান বর্ণনা করার পর সাধারণ मूजनमानापत विधान जराकाल वर्षिण रासार । वना रासार : قَدُ عَلَمُنَا مَا فَرِفْنًا वर्षार जाशायन मूजनमानाम विवा-হের জন্য আমি যা ফর্ম করেছি, তা আমি জানি—উদাহরণত সাধারণ মুসলমান্দের বিবাহ দেনমোহর ব্যতিরেকে হতে পারে না এবং ইহদী ও খুস্টান নারীদের সাথে তাদের বিবাহ হতে পারে। এরপভাবে পূর্বোভং বিধানসমূহে যেসব কড়াকড়ি ও শর্ত রুসূলুরাহ্ (সা)-এর বিবাহের জনা জরুরী, সেগুলো অন্যদের বেলায় প্রযোজা নয়।

जवानांव वना राहार و مرا مرا عليك حر अवानांव वना राहार و الكبالا يكون عليك حر अवानांव वना रहार वााशांव প্রাপনাকে এসক বিশেষ বিধান দেয়ার কারণ অসুবিধা দূর করা। মেসব কড়াকড়ি ও শর্ত জন্য মুসলমানদের ত্রনায় আপনার প্রতি অতিরিক্ত আল্লোপ করা হয়েছে, সেখ-লোতে বাহাত এক প্রকার অসুবিধা থাকলেও এওলোর অন্তর্নিহিত উপ্যোগিতা ও রহ-স্যের প্রতি লক্ষ্য করলে এখলোও আগনার আছিক গেরেশানি ও মনোকস্ট্র দুর করার উদ্দেশ্যেই আরোগিত হয়েছে।

এ পর্যন্ত বিবাহ সম্পর্কিত রুস্বুল্লাহ্ (সা)-এর পাঁচটি বিশেষ বিধান বর্ণিত হয়েছে। অত্পর এণ্ডলোর সাথে সম্পর্কযুক্ত আর্ও দুটি বিধান বির্ণিত হচ্ছে। উদাহরণত ترجى - ترجى مَنْ تَعَا عُ مُنْهِنَّ وَ تُو وِي البَيْكَ مَنْ تَعَا عُ विधान শব্দটি ارجاء विकार अंकुछ। অর্থ পেছনে রাখা এবং ও শব্দটি । থেকে উভুত। এর অর্থ নিকটে আনা। আয়াতের অর্থ এই যে, আপনি বিবিগণের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা দূরে সরিয়ে রাখতে পারেন এবং যাকে ইচ্ছা কাছে রাখতে পারেন। এটা রসূলুলাহ্ (সা)-এর জন্য বিশেষ বিধান। সাধারণ উম্মতের মধ্যে কোন ব্যক্তির একাধিক পদ্মী থাক্রে স্কলের মধ্যে সমতা বিধান জরুরী এবং বৈষম্যমূলক আচরণ করা হারাম। সমতার মানে ভরণ-পোষণে ও রান্তি যাপনে সমতা করা অর্থাৎ প্রত্যেক<sup>।</sup> স্ত্রীর সাথে সমান সংখ্যক রান্ত্রি যাপন করতে হবে—কম বেশি করা হার্মাম। কিন্তু এ ব্যাপারে রসূলুদ্ধাহ্ (সা)-কে পূর্ণ ক্ষমতা দান করে পদ্মীদের মধ্যে সমতা বিধান করা থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে এবং আয়াতের শেষে আরও ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যে, আপনি যে পত্নীকে একবার দূরে রাখার সিদ্ধান্ত প্রহণ করেন, ইচ্ছা, করলে তাকে পুনরায় কাছে

बाशक शाबन । र्यापे न्यां कर्षे पा वर्षे पा कर्षे वर्षे व

10 19

**जर्भ छान्द्रे** 🗁 🕐

ovana o**te**no over eo di

জালাহ্ তা'জালা রসূলে করীম (সা)-এর সম্মানার্থে তাঁকে পরীদের মধ্যে সমতা বিধান করার হকুম থেকে মুক্ত রেখেছেন। কিন্তু রসূলুলাহ্ (সা) এই ব্যতিক্রম ও জনুমতি সত্ত্বেও কার্যত সর্বদাই সমতা বজার রেখেছেন। ইমাম আবু বকর জাসসাস বলেন, হাদীস থেকে এ কথাই জানা যায় যে, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরও রসূলুলাহ্ (সা) বিবিগণের মধ্যে সমতা রক্ষামূলক আচরণের প্রতি সর্বদা লক্ষ্য রাখতেন। অতপর ইমাম জাসসাস খ্রীয় সন্দ সহকারে মসন্দে আহ্মদ্, তিরমিয়া, নাসায়া, আবু দাউদ ইত্যাদি কিতাবে বর্ণিত হ্যুর্ত আয়েলা (রা) থেকে এই হাদীস্ উল্লেখ করেছেন ঃ

کان و سول الله صلی الله علیه و سلم یقسم نبعدل نبیقول اللهم هذا تسمی نیما ا ملک نلا تلمنی نبیما لا ا ملک قال ابو داو د یعنی القلب

রস্লুলাহ্ (সা) সকল পদ্ধীর মধ্যে সমতা বিধান করতেন এবং এই দোয়া করতেন, ইয়া আলাহ্। যে বিষয়ে আমার ইখতিয়ার আছে, তাতে আমি সমতা বিধান করলাম, (অর্থাৎ ভরণ-পোষণ ও রাল্লি ফাসন) কিন্তু যে ব্যাগারে আমার ইখতিয়ার মেই, সে ব্যাগারে আমাকে তির্ভায় করবেন না (অর্থাৎ অভিনিক ভালবাসা কারও প্রতি বেশি এবং কারও প্রতি কম ধাকার ব্যাগারে আমার ইখতিয়ার মেই)।

সহীহ্ বুধারীর রেওয়ায়েতে হযরত আয়েশা (রা) বলেনঃ রস্লুয়াহ্ (সা) পদ্মীদের কাছে যাওয়ার ব্যাপারে পালা নির্দিত্ট করে রেখেছিলেন। সেই পালা অনুযায়ী কোন পদ্মীর কাছে যাওয়ার ব্যাপারে কোন ওযর দেখা দিলৈ তিনি তার কাছ খেকে অনুমতি প্রহণ করতেন। অথচ সে সময়ে তিনি তার কাছ খেকে অনুমতি আয়াতখানি অবতীর্ণ হয়ে গিয়েছিল, যাতে পদ্মীদের মধ্যে সমতা বিধানের দায়িত থেকে তাঁকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল।

এ হাদীসটিও হাদীস গ্রন্থসমূহে সুবিদিত যে, ওফাতের পূর্বে রুগাবন্থায় প্রত্যহ পদীস্তির পূহে পমন করা তীর পক্ষে কঠিন হয়ে গেলে তিনি সকলের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে হয়রত আয়েশা (রা)-র গৃহে শ্যা গ্রহণ করেছিলেন।

পরসম্বরণণ বিশেষত রসূলে করীম (সা)-এর অভ্যাস এটাই ছিল যে, যেসব কাজে আল্লাহ্ ভা'আলার পক্ষ থেকে তাঁকে তাঁকই সুবিধার্থে 'রুখসত' তথা অব্যাহতি দান করা হত, আলাহ্ ভা'আলার কৃতভতা প্রকাশস্বরূপ তিনি সেস্ব কাজে 'আষীমৃত্ত' পালন করে সুবিধা ভোগ করা থেকে বিরত থাকুতেন এবং 'রুখসত' অর্থাৎ অব্যা-হতিকে কেবল প্রয়োজনের মুহুতেই ব্যবহার করতেন।

ر الكراك الكر

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, এই বিধান তো বাহাত পদ্মীগণের পছক ও বাসনার বিপরীত হওয়ার কারণে তাদের মর্মবেদনার কারণ হতে পারে। একে পদ্মীগণের সন্ত-তির কারণ কিরাপে আখ্যায়িত করা হল? এর জবাব ভফসীরের সার-সংক্রেপে বর্ণিত হয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে অধিকারই অসন্ততির আসল কারণ হয়ে থার্কে। কারও কাছে কিছু পাওনা থাকলে সে যদি তা আদায় করতে ছুটি করে তবেই পাওনাদার ব্যক্তি দুঃখকতের সম্মুখীন হয়। কিন্তু যার কাছে কারও কোন পাওনা নেই, সে যদি সামান্য দয়াও প্রদর্শন করে, তবে প্রতিপক্ষ খুবই আনন্দিত হয়। এখানেও যখন বলা হয়েছে যে, পদ্মীগণের মধ্য সমতা বিধান করা রস্বুলুছাহ্ (সা)-এর জন্য জরুরী নয়; বরং তিনি এ ব্যাপারে স্বাধীন, তখন তিনি যে পদ্মীকে যতাইকু মনোযোগ ও সঙ্গদান করবেন, তাকে সে এক অনুগ্রহ ও দান মনে করে সন্তত্ত হবে।

खनानाय नता रातार : - الله عليما حكيما عليما في قلو بكم وكان الله عليما حكيما عليما الله عليما والله يعلم ما في

ভাষাই তা'আলা জানেন তোমাদের অন্তরে কি আছে। তিনি সর্বজ, প্রভাময়। উলিখিত আয়াতসমূহে এ পর্যন্ত রস্বুল্লাই (সা)-এর বিবাহের সাথে কোন না কোন দিক দিয়ে সম্পর্ক রাখে, এরূপ বিধানসমূহ বিধৃত হয়েছে। এরপরও এমনি ধরনের কতক বিধান বর্ণিত হয়ে। মধ্যস্থলে এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, আয়াই তা'আলা, তোমাদের অন্তরে যা আছে জানেন এবং তিনি সর্বজ, প্রভাময়। বাহাত পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বিষয়বন্তর সাথে একথা কোন সম্পর্ক রাখে না। রাহল মা'আনীতে বলা হয়েছে, বর্ণিত বিধানসমূহের মধ্যে রস্বুল্লাই (সা)-এর জন্য চারের অধিক পদী গ্রহণের অনুমতি এবং দেনমোহর ব্যতিরেকে বিবাহের অনুমতি দেখে কারও মনে শয়তানী কুমরণা সৃষ্টি হওয়ার আশংকা ছিল। তাই মধ্যস্থলে আলোচ্য আয়াত নির্দেশ দিয়েছে যে, মুসলমানরা যেন তাদের অন্তর্মকে এ ধরনের কুমরণা থেকে বাঁচিয়ে রাখে এবং দৃচ বিশ্বাস রাখে যে, এসব বিশেষত্ব আয়াই তা'আলার পক্ষ থেকে, যা অনেক রহস্য ও উপযোগিতার উপর ভিতিশীল। এখানে কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার অবকাশ নেই।

রসূলুরাহ্ (সা)-র সংসারবিমুখ জীবন ও বছ বিবাহঃ ইসলামের শনুরা সব
সময় বহু বিবাহ বিশেষত রসূলুরাহ্ (সা)-র বহু বিবাহকে সমালোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত করে ইসলাম বিরোধিতার প্রয়াস পেয়েছে। কিন্তু রসূলুরাহ্ (সা)-র
সমগ্র জীবনালেখ্য সামনে রাখা হলে শর্তানও তারে রিসালতের বিপক্ষে কথা বলার
অবকাশ পায় না। তার জীবনালেখ্য প্রমাণিত আছে যে, তিনি সর্বপ্রথম বিবাহ করেন
পাঁচিশ বছর বয়সে হ্যরত খাদীজা (রা)-কে, যিনি ছিলেন বিধবা, চলিশ বছর বয়কা
ও সভানের জননী। এর আগে দুই বামীর হার করেরে পর তিনি রয়্লুরাহ্ (সা)-র
ভীরাপে আগমন করেছিলেন। অতপর রস্লুরাহ্ (সা) পঞ্চাশ বছরের বয়ঃক্রম পর্যন্ত এই বয়কা মহিলার সাথে সমগ্র যৌবন ভাতিবাহিত করেন। পঞ্চাশ বছরের এই বয়ঃক্রম
মক্কাবাসীদের চোজের সামনে অতিবাহিত হয়। চলিশ বছরে বয়সে নবুয়তের হোষণা প্রচারিত হওয়ার পর মক্কা নগরীতে তাঁর বিরোধিতার সূচনা হয়। বিরোধী পক্ষ তাঁর উপর নির্মাতনের এবং তাঁর ছিলাছেমলের চেল্টার কোন লুটি রাখে নি। তাঁকে যাদুকর বলেছে, উদ্মাদ বলেছে, কিন্তু পরম শন্তুর মুখ থেকেও কোন সময় এমন কথা বের হয়নি, যাতোঁর আল্লাহ্ডীতি ও চারিল্লিক পবিছতাকে সন্দেহযুক্ত করে দিতে পারে।

পঞ্চাশোর্ধ বয়সে হযরত খাদীজা (রা)-র ওফাতের পর হযরত সওদা (রা) তাঁর জীরূপে আসেন—তিনিও বিধবা ছিলেন।

মদীনায় হিজরত এবং বয়স চুয়ান্ন বছর হওয়ার পর দিতীয় হিজরীতে হযরত जारम्या जिन्हीका (রা) নববধু বেশে রস্লুলাহ্ (जा)-র গৃহে ভাগমন করেন। এক বছর পর হযরত হাফসা (রা)-র সাথে এবং কিছুদিন পর যয়নব বিনতে শুষায়-মার সাথে তাঁর বিবাহ হয়। কয়েক মাস পর যয়নবের ইন্ডেকাল হয়ে যায়। চতুর্থ হিজরীতে স্বানের জননী ও বিধ্বা হয়রত উম্মে সাল্মা (রা) তাঁর অভঃপুরে আসেন। পঞ্চম হিজরীতে হ্যরত যয়নব বিনতে জাহাশের সাথে আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে তাঁর বিবাহ হয়। এ সশকে সূরা আহ্যাবের ওরুতে আলোচনা করা হয়েছে। তখন রসূনুরাহ (সা)-র বয়ঃক্রম ছিল আটাম বছর। অবশিল্ট পাঁচ বছরে অন্যানা পত্নী তাঁর হেরেমে প্রবেশ করেন। পরসমরের পারিবারিক জীবন ও আচার-আচরণের সাথে অনেক ধর্মীয় বিধান সম্পৃক্ত থাকে। এই নয়জন পত্নীর মাধ্যমে ইসলাম প্রচারের কাজ কতটুকু অগ্রসর হয়েছে, তা অনুমান করতে হলে এটাই মথেণ্ট যে, একমার হষরত আয়েশা সিদীকা (রা) থেকে দু'হাজার দু'শ দশটি হাদীস এবং হযরত উল্মে সালমা (রা) থেকে তিনৰ আট্র ট্রিটি হাদীস নির্ভরযোগ্য হাদীস গ্রন্থসমূহে সমিবেশিত রয়েছে। হম্মত উম্মে সাল্মা (রা) ব্রিত বিধানসমূহ ও ফতোয়া সম্পর্কে হাফেয ইবনে কাইয়োম "এলামুল-মুকেরীন" গ্রন্থে লিখেন ঃ এওলো একছিত করা হলে একটি যতত গ্রন্থের আকার ধারণ করবে। দুশতেরও অধিক সাহাবায়ে কিরাম হযরত আয়েশা সিদীকার শিষ্য ছিলেন, যাঁরা তাঁর কাছ থেকে হাদীস, ফিকাহ ও ফতোয়া শিক্ষা করেছিলেন।

অনেক পদ্ধীকে নবী করীম (সা)-এর হেরেমে দাখিল করার পণ্চাতে তাদের পরিবারবর্গকে ইসলামের প্রতি আরুষ্ট করার রহস্য নিহিত ছিল। রসূলে করীম (সা)-এর জীবনের এই সংক্ষিপ্ত চিন্নটি সামনে রাখা হলে কারও পক্ষে একথা বলার অবকাশ থাকে কি যে, এই বছবিবাহ কোন মানসিক ও যৌন বাসনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে ছিল । এরাপ হলে যৌবনের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ অবিবাহিত অবস্থায় এবং তারপর একজন বিধবার সাথে অতিবাহিত করার পর জীবনের শেষভাগকে এ কাজের জন্য কেন বৈছে নেরা হল । এ বিষয়বন্তর পূর্ণ বিবরণ এবং শ্রীয়ত্সত, বৃদ্ধিগত, প্রকৃতিগত ও অর্থনীতিগত দৃশ্চিকোণ থেকে বছবিবাহ সম্প্রকিত পূর্ণান্ত আলোচনা দ্বিতীয় খণ্ডে সূরা নিসার তৃতীয় আয়াতের তক্সীরে করা হয়েছে।

এ আয়াভে ত্রুল্ব শব্দের দু'রকম তফসীর হতে পারে—(১) সেই নারীগণের পরে যারা বর্তমানে আপনার বিবাহে আছে, অন্য কাউকে বিবাহ করা আপনার জন্য হালাল নয়। কভক সাহাবী ও তফসীরবিদ থেকেও এই তফসীর বণিত আছে, যেমন হযরত আনাস (রা) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা নবী-পদ্দীগণকে দু'টি বিষয়ের মধ্য থেকে যে কোন একটি বেছে নেওয়ার অধিকার দিয়েছিলেন—সাংসারিক ভোগবিলাস লাভের উদ্দেশ্যে রসূল্র (সা)—এর সঙ্গ ত্যাগ করা অথবা দুঃখ-কল্ট ও সুখ যা-ই পাওয়া যায়, তাকে বরণ করে নিয়ে তাঁর স্ত্রী হিসাবে থাকা। সে মতে পুণ্যময়ী পদ্মীগণ সকলেই অতিরিজ্ঞ ভরণ-পোষণের দাবি পরিত্যাগ করে সর্বাযয়ার রসূল্লাহ্ (সা)—র পদ্মীত্বে থাকাকেই বেছে নেন। এরই পুরক্ষারত্বরূপ আলাহ্ তা'আলা রসূল্লাহ্ (সা)—র সভাকেও এই নয় পদ্মীর জন্য সীমিত করে দেন। ফলে তাঁদের ব্যতীত অন্য কাউকে বিবাহ করা বৈধ রইল না।—(রহল মা'আনী)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা নবী-পদ্মীগণকে একমান্ত তাঁর জন্যই নিদিন্ট করে দিয়েছিলেন। কলে তাঁর ওকাতের পরও তাঁরা অন্য কাউকে বিবাহ করতে পারতেন না। অনুরাপভাবে আল্লাহ্ তা'আলা রস্পুলাহ্ (সা)-কে তাঁদের জন্যে নিদিন্ট করে দেন যে, তিনি তাঁদের ব্যতীত অন্য কোন নারীকৈ বিবাহ করতে পারবেন না। এক রেওয়ায়েতে হযরত ইকরামা (রা) থেকেও এই তক্ষসীর বণিত আছে।

(২) অপর এক রেওয়ায়েতে হষরত ইকরামা, ইবনে আব্বাস ও মুজাহিদ থেকে শব্দের বিতীয় তক্ষসীর ৪ তা একার নারী হালাল করা হয়েছে, তাঁদের বাতীত অন্য কোন প্রকার নারীকে বিবাহ করা আপনার জন্য হালাল নয়। উদাহরণত আয়াতের ওকতে তাঁর পরিবারের নারীদের মধ্যে যারা মক্কা থেকে হিজরত করেছেন, কেবল তাঁদেরকেই হালাল করা হয়েছে এবং যারা হিজরত করেন নি, তাঁদেরকে বিবাহ করা হালাল রাখা হয়নি। অনুরাপভাবে তাঁর জন্য ভবেষ সামানদার হওয়ার শর্ত আরোপ করে কিতাবী নারীদেরকে বিবাহ করাও তাঁর জন্য ভবেষ সামানদার হওয়ার শর্ত আরোপ করে কিতাবী নারীদেরকে বিবাহ করাও তাঁর জন্য ভবেষ সামান্ত করা হয়েছে। সুভরাং

কেবল তাঁদের মধ্যে আগনার বিবাহ হতে পারে। সাধারণত নারীদের মধ্যে মুসলমান হওয়াই শর্ত এবং পরিবারের নারীদের মধ্যে মুসলমান হওয়ার সাথে সাথে হিজরত করাও শর্ত। যাদের মধ্যে এই শর্তবয় অনুপস্থিত, তাদেরকে বিবাহ করা হালাল নয়। এই তক্ষসীর অনুযায়ী আলোচ্য বাক্যে কোন নতুন বিধান ব্যক্ত হয়নি, বরং পূর্বোক্ত বিধানেরই তাকীদ ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে মায়। এ আয়াতের কারণে নয় জনের পর অন্য নারীকে বিবাহ করা হারাম হয়ে যায় নি; বরং মু'মিন নয়, এমন নারীকে এবং হিজরত করেনি—পরিবারের এমন নারীকে বিবাহ করা নিষিক্ষ হয়েছে মায়। অবশিশ্ট নারীগশকে আরও বিবাহ করার ব্যাপারে তাঁর ইছভিয়ার বহাল রয়েছে। হয়রত আয়েশা সিদ্ধীকার এক রেওয়ায়েতও এই বিতীয় তক্ষসীর সমর্খন করে, যদ্বারা বাঝা যায় য়ে, আরও বিবাহ করার অনুমতি ছিল।

ভারের ত্রি তিন্ত ভারের ত্রি তিন্ত ভারের ভারের বিতীয় তফসীর অনুযায়ী এ বাকোর সুস্পত অর্থ এই যে, বর্তমান স্থাপণ বাতীত অন্য নারীদেরকে বণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে বিবাহ করা যদিও জায়েয়, কিন্তু এটা জায়েয় নয় যে, একজনকে তালাক দিয়ে তার হলে অন্যজনকে বহাল করবেন অর্থাৎ নিছক পরিবর্তন মানসে কোন বিবাহ বৈধ নয়। পরিবর্তনের নিয়ম ব্যতীত হত ইচ্ছা বিবাহ করতে পারেন।

পক্ষান্তরে প্রথম তক্ষসীর অনুষায়ী অর্থ এই হবে যে, বর্তমান পদ্ধী তালিকায় নতুন কোন মহিলার সংযোজনও করতে পারবেন না এবং কাউকে পরিবর্তনও করতে পারবেন না অর্থাৎ একজনকে তালাক দিয়ে তার স্থলে জনাজনকে বিবাহ করতে পারবেন না।

يَايُهَا الّذِينَ الْمُنُو الاَ تَهُ فُلُوا بُيُونَ النَّبِيِّ إِلَّا اَنْ يُؤُذَنَ لَكُمُ إِلَىٰ طَعَامِرِ غَنْ يَنْ فِرْدُنَ الْمُنْ اللّهِ مَنْ الْمُنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ وَلِا اللّهِ وَلِا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ مَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللّهِ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ مَنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

بَعْدِهَ أَبُكُ أَلِقَ ذَٰلِكُمُ كَانَ عِنْدَ اللهِ عَظِبُمُ اللهِ عَظِبُمُ اللهِ عَظِبُمُ اللهِ عَظِبُمُ اللهِ عَلِيهُ اللهِ عَلِيهُ اللهِ عَلِيهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ كَانَ بِكُلِ شَيْءً عَلِيمًا اللهُ كَانَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

(৫৩) হে মু'মিনগণ! তোমাদেরকে জনুমতি দেওয়া না হলে তোমরা খাওয়ার জনা জাহার্য রজনের অপেকা না করে নবীর পৃহে প্রবেশ করো না। তবে তোমরা জাহৃত হলে প্রবেশ করো, অতপর খাওয়া শেষে আপনা আপনি চলে যেয়ো, কথাবার্তায় মশগুল হয়ে যেয়ো না। নিশ্চয় এটা নবীর জন্য কল্টদায়ক। তিনি তোমাদের কাছে সংকোচ বোধ করেন; কিন্তু আলাহ্ সত্য কথা বলতে সংকোচ করেন না। তোমরা তাঁর পঙ্গীগণের কাছে কিছু চাইলে পর্দায় আড়াল থেকে চাইবে। এটা তোমাদের অভরের জন্য এবং তাঁদের অভরের জন্য অধিকতর পবিত্রতার কারণ। আলাহ্র রস্কুরকে কল্ট দেওয়া এবং তাঁর ওফাতের পর তাঁর পদ্মীগণকে বিবাহ করা তোমাদের জন্য বৈধ নয়। আলাহ্র কাছে এটা ওরুতর অপরাধ। (৫৪) তোমরা খোলাখুলি কিছু বল অথবা গোপন রাখ আলাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্বভ। (৫৫) নবী-পদ্মীগণের জন্য তাঁদের সিতা-পুর, লাতা, লাতুস্ত্র, তিরপুর, সমধর্মিণী নারী এবং অধিকারজুক্ত দাসদাসীগণের সামনে যাওয়ার ব্যাপারে গোনাহ্ নেই। নবী-পদ্মীগণ, তোমরা আলাহ্কে ভয় কর। নিশ্চয় আলাহ্ সর্ব বিষয় প্রত্যক্ষ করেন।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে মু'মিনগণ। তোমরা নবীর গৃহে (অষাচিতভাবে) প্রবেশ করো না, তবে মধন তোমাদেরকে আহারের জন্যে (আসার) অনুমতি দেওরা হয় (তখন যাওয়া দূষণীয় নয়। কিন্তু তখনও যাওয়া) এডাবে (হওয়া চাই) যে, তোমরা আহার্য রক্ষনের অপেক্ষা করবে (অর্থাৎ দাওয়াত হাড়া তো যাকেই না, দাওয়াত হলেও অনেক আদে যাবে না।) কিন্তু তোমরা (আহার্য প্রস্তুতির পর) আহুত হলে প্রবেশ করবে, অভপর খাওয়া শেষে উঠে চলে হীবে এবং কথাবার্তায় মশন্তল হরে বসে থাকবে না। (কেননা, এটা নবীর জন্যে পীড়াদায়ক। তিনি তোমাদের কাছে সংকোচ বোধ করেন (এবং মুখে চলে যেতে বলেন না) কিন্তু আল্লাহ্ তা আলা সভ্য কথা বলতে (কোনরাপ) সংকোচ বোধ করেন না। (ভাই সাফ সাফ বলে দেওয়া হয়েছে। এখন থেকে এই বিধান হচ্ছে

যে, নবী-পদ্মীগুণ ভোমাদের কাছে পর্দা করবেন। ভাই এখন থেকে) ভোমরা ভার পদ্মীগণের কাছে কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে (অর্থাৎ পর্দার আড়াত্রে দাঁড়িয়ে সেধান থেকে) চাইবে। (বিনা প্রয়োজনে পর্দার কাছে যাওয়া এবং কথা বলাও উচিত নয় । তবে প্রয়োজনে কথা বলতে দোষ নেই, কিন্তু সামনাসামনি দেখা না হওরা চাই।) এটা (চিরতরে) তোমাদের অন্তর এবং তাঁদের অন্তর পবিত্র থাকার প্রকৃষ্ট উপায়। (অর্থাৎ এ পর্যন্ত যেমন উভয় পক্ষের অন্তর পবির, ভবিষ্যতেও তেমনি অপবিদ্র হওয়ার আশংকা দুর হয়ে গেছে। নিষ্পাপ না হওয়ার কারণে এরূপ অপ-বিত্রতার আশংকা ছিল। পয়গম্বরকে পীড়া দেওয়া হারাম—এটা কেবল বিনা প্রয়োজনে আসন গেড়ে বসে থাকার মধ্যেই সীমিত নয়, বরং সর্বাবস্থায় বিধান এই যে,) আলাত্র রসূলকে (যে কোনভাবে) কল্ট দেওয়া এবং তার ওফাতের পর তার পত্নীগণকে বিবাহ করা তোমাদের জন্য বৈধ নয়। এটা আল্লাহ্র কাছে শুরুতর (গোনাহের) ব্যাপার। (এ বিবাহ যেমন অবৈধ, অনুরূপভাবে মুখে এর আলোচনা করা অথবা অভরে ইচ্ছা করা সব গোনাহ। অভএব) ভোমরা (এ সম্পর্কে) খোলাখুলি কিছু বল অথবা (এরূপ ইচ্ছাকে) অভরে গোপন রাখ, আছাহ (উভয় বিষয় জানেন; কেননা, তিনি) সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ। (সূতরাং তোমাদের তজ্জন্য শান্তি দেবেন। আমি উপরে যে পর্দার বিধান দিয়েছি, ভাতে কেউ কেউ ব্যতিক্রমভূক্তও আছে, যাদের বর্ণনা এই ঃ) নবী-পদ্মীগণের জন্য তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতৃত্তপুত্র, ভগ্নিপুত্র, (সমধ্মিণী) নারী এবং দাসীগণের (সামনে) যাওয়ার ব্যাপারে কোন গোনাহ নেই (অর্থাৎ তাদের সামনে যাওয়া জায়েয)। ্জার (হে নবী-পদ্মীগণ। এসব বিধান পালনের ব্যাপারে) আল্লাহ্ফে ভয় কর (কোন বিধান যেন জমান্য করা না হয়)। নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছু প্রত্যক্ষ করেন (অর্থাৎ তাঁর কাছে কোন বিষয় গোপন নয়। যে বিপরীত করবে, তাকে শান্তি দেবেন)।

#### ভানুষ্টিক ভাতব্য বিষয়

আলোচ্য আরাভসমূহে ইসলামী সামাজিকভার কছিপর রীভিনীতি ও বিধান বিরত হয়েছে। পূর্বোক্ত আরাভসমূহের সাথে এর সম্পর্ক এই যে, এসব আরাতে বণিত রীতিনীতিগুলো প্রথমে রসূলুলাহ্ (সা)-র গৃহে ও তাঁর পদ্মীগণের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে, যদিও এগুলো তাঁর ব্যক্তিসভার সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত নয় প্রথম বিধান বাওয়ার দাওয়াত ও মেহমানের কভিপর রীতিনীতি।

يَّا يُهَا الَّذِينَ ا مَنُواْ لاَ تَدَخُلُواْ بَيُوْتَ النَّبِيِّ اللَّا اَنْ يَكُوْنَ لَكُمْ اللَّي طَعَامٍ غَيْرَنَا ظِرِيْنَ ا أَنَا لا وَلَكِيْ اذا دُ عِيْتُمْ فَا دُخِلُواْ فَا ذَا طَعِيْتُمْ فَا نَتُشُرُواْ وَلا مُسْتَا نِسِيْنَ لِحَدِيثَ \_ এ আয়াতে দাওয়াত ও আগ্যায়ন সম্পর্কিত তিনটি রীতিনীতি বর্ণিত হয়েছে। এওলো সকল মুসলমানের জন্য ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য; কিন্তু যে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে, তা রস্লুলাহ্ (সা)-র গৃহে সংঘটিত হয়েছিল। তাই শিরোনামে نالنبي উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম রীতি এই যে, নবী (সা)-র গৃহে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করো না। বলা হয়েছে:

বিতীয় রীতি এই যে, প্রবেশের অনুমতি এমন কি, খাওয়ার দাওয়াত হলেও
সময়ের পূর্বে উপস্থিত হয়ে আহার্য প্রস্তান্তর অপেক্ষায় বসে থেকো না غُمُرُنَا ظُولِ الْكَانَّةُ عُمُرُنَا طُولِ الْكَانَّةُ गम्बित অর্থ এখানে অপেক্ষাকারী এবং نَا طُولِ الْكَانَّةُ अरम्बत অর্থ এখানে অপেক্ষাকারী এবং نَا طُولِ الْكَانَّةُ अरमित অর্থ এখানে অপেক্ষাকারী এবং

कता। आज्ञाल المَّلَّ الْمَا الْمَ الْمَا ا

তৃতীয় রীতি এই যে, খাওয়া শেষে নিজ নিজ কাজে ছড়িয়ে পড়়। পরস্পরে কথাবার্তা বলার জন্য গৃহে অনড় হয়ে বসে থেকো না। বলা হয়েছে : فَا نُنْ سُورُ وَ لَا مُسْتَا نِسِينَ لَحَد يَثُ

মাস'জালা ঃ এই রীতি সেই ক্ষেত্রে, যেখানে খাওয়ার পর দাওয়াতপ্রাণ্ডদের বেশীক্ষণ বসে থাকা দাওয়াতকারীর জন্য কল্টের কারণ হয়, যেমন সে একাজ সেরে জন্য কাজে মশগুল হতে চায় কিংবা তাদেরকে বিদায় দিয়ে জন্য মেহমানদেরকে খাওয়াতে চায়। উভয় অবহায় দাওয়াতপ্রাণ্ডদের বসে থাকা তার জন্য কল্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু যেখানে সাধারণ অবহা ও নিয়মদৃল্টে জানা যায় য়ে, আহারের পর দাওয়াতপ্রাণ্ডদের বেশীক্ষণ বসে থাকা দাওয়াতকারীর জন্য কল্টের কারণ হবে না, সেখানে এই রীতি প্রযোজ্য নয়। আজকালকার দাওয়াতসমূহে তাই প্রচলিত আছে।

আয়াতেও পরবর্তী বাক্য এর প্রমাণ, যাতে বলা হয়েছে:

অর্থাৎ আহারের পর কথাবার্তায় মশঙল হতে নিমেধ করার কারণ এই যে. এতে রসূলুল্লাহ্ (সা) কল্ট অনুভব করতেন। কারণ, মেহমানদের খানাপিনার বাবস্থা অন্দরমহলে করা হত। সেখানে মেহমানদের বেশীক্ষণ বসে থাকা যে কল্টের কারণ, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না।

আয়াতে আরো বলা হয়েছে যে, মেহমানদের এই আচরণে যদিও রস্লুরাহ্ (সা) কল্ট পেতেন; কিন্তু নিজ পৃহের মেহমান হওয়ার কারণে তাদেরকে শিল্টাচার শিক্ষা দিতে সংকোচ বোধ করতেন। কিন্তু আরাহ্ তা'আরা সত্য প্রকাশে সংকোচ বোধ করেন না।

মাস'জালা ঃ এই বাক্য থেকে মেহমানদের আদর-আগ্যায়নের যথেষ্ট শুরুত্ব জানা গেল। দাওয়াতের শিক্টাচার শিক্ষা দেওয়া যদিও রস্লুরাহ (সা)-র কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু নিজের মেহমান হওয়ার অবস্থায় তিনি তাও মুলতবি রাখেন। ফলে আরাহ্ তা'আলা স্বয়ং কোরআনে এই শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন।

बाज नात-न्रश्तत

বিশেষ ঘটনার ভিত্তিতে বর্ণনা এবং বিশেষভাবে নবী-পত্নীগণের উল্লেখ থাকলেও এ বিধান সমগ্র উদ্মতের জন্য ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য। বিধানের সারমর্ম এই যে, নারীদের কাছ থেকে ভিন্ন পুরুষদের কোন ব্যবহারিক বন্ত, পাছ, বন্ত ইত্যাদি নেওয়া জরুরী হলে সামনে এসে নেবে না, বরং পর্দার অন্তরাল থেকে চাইবে। আরও বলা হয়েছে যে, পর্দার এই বিধান পুরুষ ও নারী উভয়ের অন্তরকে মানসিক কুমত্রণা থেকে পবিছ রাখার উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়েছে।

পর্দার বিশেষ ওরুত্ব ঃ এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, এছলে রস্লুলাহ্ (সা)-র পুণ্যাত্বা পত্নীগণকে পর্দার বিধান দেওয়া হয়েছে, যাদের অন্তরকে পাক-সাফ ব্রাথার দায়িত্ব আল্লাহ্ তা'আলা ব্বয়ং গ্রহণ করেছেন। পূর্বোল্লিখিত

আরাতে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

অপরদিকে যে সব পুরুষকে সম্বোধন করে এই বিধান দেওয়া হয়েছে, তারা হলেন রসূলে করীম (সা)-এর সাহাবায়ে কিরাম, যাদের মধ্যে অনেকের মর্যাদা ক্লেরেশতাগণেরও উধর্ষ।

কিন্ত এসব বিষয় সন্ত্বেও তাঁদের আন্তরিক পবিষ্ণতা ও মানসিক কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচার জন্য পুরুষ ও নারীর মধ্যে পর্দার ব্যবস্থা করা জরুরী মনে করা হয়েছে। আজ এমন ব্যক্তি কে, যে তার মনকে সাহাবায়ে কিরামের পবিষ্ণ মন অপেক্ষা এবং তার স্ত্রীর মনকে পুণাজা নবী-পত্নীগণের মন অপেক্ষা অধিক পবিষ্ণ হওয়ার দাবি করতে পারে। আর এটা মনে করতে পারে যে, নারীদের সাথে তাদের মেলামেশা কোন অনিতেটর কারণ হবে না।

আলোচ্য আরাতসমূহ অবতরণের হেতুঃ এসব আরাতের শানে-নুষ্লে করেকটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়। এগুলোর মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। ঘটনাবলীর সমণ্টি এ আরাত অবতরণের হেতু হতে পারে। আরাতের গুরুতে দাওয়াতের শিশ্টাচার বর্ণিত হয়েছে যে, ডাকা না হলে খাওয়ার জন্য যাবে না এবং খাওয়ার অপেকায় পূর্ব থেকে বসে থাকবে না। ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনা অনুযায়ী এর শানে-নুষ্ল এই যে, এই আরাত এমন ভারী ও পরভোজী লোকদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা দাওয়াত ছাড়াই কারও পূহে যেয়ে খাওয়ার অপেকায় বসে থাকে।

ইমাম আবদ ইবনে হোমায়েদ হয়রত জানাস থেকে বর্ণনা করেন, এই জায়াত এমন কতিপয় লোকের সম্পর্কে নাষিল হয়েছে, যারা অপেক্ষায় থাকত এবং খাওয়ার সময় হওয়ার পূর্বে রস্লুলাহ (সা)-র পৃহে যেয়ে কথাবার্তায় মশওল থাকত। অত-পর আহার্য প্রস্তুত হয়ে গেলে বিনাধিধায় তাতে শরীক হয়ে যেত। আয়াতের শুরুতে উল্লিখিত নির্দেশ তাদের সম্পর্কে জারি করা হয়েছে। এসব বিধান পর্দার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেকার। তখন সাধারণ পুরুষরা অন্দর মহলে আসা-যাওয়া করত।

পর্দা সম্পর্কিত দ্বিতীয় বিধানের শানে-নুষ্ত্র সম্পর্কে ইমাম বুধারী দু'টি রেও-য়ায়েত বর্ণনা করেছেন। হযরত আনাস (রা)-এর বর্ণিত এক রেওয়ায়েত এই ষে, হযরত ওমর (রা) একবার রস্বুলুলাহ্ (সা)-র কাছে আর্য করেলেন, ইয়া রস্বালাহ্ (সা)! আপনার কাছে সৎ-অসৎ হরেক রকমের লোক আসা-যাওয়া করে, আপনি পদ্নীগণকে পর্দা করার আদেশ দিলে খুবই ভাল হত। এর পরিপ্রেক্ষিতে পর্দার আয়াত নাখিল হয়।

বুখারী ও মুসলিমে হ্যরত ফারাকে আষম (রা)-এর উক্তি বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ

وافقت ربی نی ثلاث قلت یا رسول الله لو ا تخذت نی مقام ابراهیم مصلی فا ننزل الله تعالی واتخذوا مقام ابرا هیم مصلی و قلت یا رسول الله ان نساءک ید خل علیهن البرو الفا جر فلو حجبتهن فا نزل الله ایق الحجاب و قلت لا زواج النبي صلى الله عليه و سلم لما تما لان عليه في الغيرة عسى وبه أن طلقكن أن يبد له أز و أجا خيراً منكن فنر لت كذلك

"আমি আমার পালনকর্তার সাথে তিনটি বিষয়ে একইরাপ মতে পৌছেছি—
(১) আমি রসূলুরাহ্ (সা)-র কাছে এই মর্মে বাসনা প্রকাশ করলাম যে, আপনি
মকামে ইবরাহীমকে নামাযের জায়পা করে নিলে ভাল হত। এর পরিপ্রেক্ষিতে আরাহ্
তা'জালা আদেশ নাযিল করলেন, তোমরা মকামে ইবরাহীমকে নামাযের জায়পা করে
নাও। (২) আমি আর্ষ করলাম, ইয়া রসূলারাহ্ (সা)! আপনার পদ্মীগণের সামনে
সৎ-অসৎ প্রত্যেক ব্যক্তি আসে। আপনি তাদেরকে পর্দার আদেশ দিলে ভাল হত।
এর পরিপ্রেক্ষিতে পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হল। (৩) নবী-পদ্মীগণের মধ্যে যখন পারস্পরিক আস্বমর্যাদাবোধ ও ইয়া মাথাচাড়া দিয়ে উঠল, তখন আমি বললাম, বিদ
রস্লুরাহ্ (সা) তোমাদেরকে তালাক দিয়ে দেন, তবে অসম্ভব নয় যে, আয়াহ্ তা'আলা
তোমাদের অপেক্ষা উত্তম পদ্মী তাকে দান করবেন। অতপর ঠিক এই ভাষায়ই কোরআনের আয়াত অবতীর্ণ হয়ে গেল।"

ভাতৰাঃ হযরত ফারাকে আযম (রা)-এর কথার শিল্টাচার লক্ষণীয়। তিনি বাহ্যদৃশ্টিতে একথা বলভে চেয়েছিলেন, আমার প্রতিপালক তিনটি বিষয়ে আমার সাথে একই মতে পৌছেছেন।

সহীহ্ বুখারীতে হযরত আনাস (রা) বর্ণিত দিতীয় ঘটনা এই যে, হযরত আনাস (রা) বলেন, পর্দার আয়াতের স্বরূপ সম্পর্কে আমি সর্বাধিক ভাত। করিপ, আমি ছিলাম এ ঘটনার প্রত্যক্ষপর্নী। হযরত যয়নব বিনতে জাহাল (রা) বিবাহের পর বধুবেলে রসূলুলাহ্ (সা)-র পৃহে আগমন করেন এবং পৃহে রসূলুলাহ্ (সা)-র সাথে উপস্থিত ছিলেন। রসূলুলাহ্ (সা) ওলীমার জন্য কিছু খাদ্য প্রস্তুত করান এবং সাহাবায়ে কিরামকে দাওয়াত করেন। খাওয়ার পর কিছু লোক পারস্পরিক কথাবার্তার জন্য সেখানেই অনড় হয়ে বসে রইক। তিরমিষীর য়েওয়ায়েতে আছে যে, রসূলুলাহ্ (সা)-ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং যয়নব (রা)-ও বিদ্যমান ছিলেন। তিনি সংকোচবলত প্রাচীরের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসেছিলেন। লোকজনের এভাবে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার কারণে রসূলুলাহ্ (সা) কল্ট অনুভব করছিলেন। তিনি পৃহ থেকে বের হয়ে অন্য পদ্মীদের সাথে সাক্ষাৎ ও সালামের জন্য চলে গেলেন। তিনি ফিরে এসে দেখলেন যে, লোকজন পূর্ববহু বসে রয়েছে। তাঁকে ফিরে আসতে দেখে তাদের সম্বিৎ ফিরে এল এবং হান ত্যাগ করে চলে গেল। রসূলুলাহ্ (সা) গৃহে প্রবেশ করে অলক্ষণ পরেই পুনরায় বের হয়ে এলেন। আমি সেখানেই উপস্থিত ছিলাম। তিনি পর্দার আয়াত — ক্রিন্ত হয়ে এলেন। আমি সেখানেই উপস্থিত ছিলাম। তিনি পর্দার আয়াত — ক্রিন্ত হয়ার এলেন। আমি সেখানেই উপস্থিত ছিলাম। তিনি পর্দার আয়াত — ক্রিন্ত হয়ার এলেন। আমি সেখানেই উপস্থিত ছিলাম। তিনি পর্দার আয়াত — ক্রিন্ত হয়ার এলেন। আমি সেখানেই উপস্থিত ছিলাম। তিনি স্বর্গার আয়াত — ক্রিন্ত হয়ার এলেন। আমি সেখানেই উপস্থিত ছিলাম। তিনি স্বর্গার আয়াত — ক্রিন্ত হয়ার এলেন। আমি সেখানেই উপস্থিত হিলাম। তিনি স্বর্গার আয়াত — ক্রিন্ত হয়ার এলেন। আমি সেখানেই উপস্থিত হয়াম। তিনি স্বর্গার আয়াত — ক্রিন্ত হয়ার আয়াত — ক্রিন্ত হয়ার হয়ার এলেন। আমি সেখানেই উপস্থিত হিলাম।

# www.eelm.weebly.com

অবতীর্ণ হয়েছিল।

এ ঘটনা বর্ণনা করে হয়রত আনাস (রা) বলেন, আমি এসব আয়াত অব-তরণের সর্বাধিক নিকটতম ব্যক্তি ছিলাম। আমার সামনেই আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়েছিল।— (তির্মিয়ী)

পর্দার আয়াতের শানে-নুযুল সম্পর্কে বর্ণিত উপরোক্ত ঘটনারয়ের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। ভিনটি ঘটনাই একরে ভায়াভসমূহ ভবভরণের কারণ হতে পারে।

णुणीय विधान तुनुन्नार् (त्रा)-त ७काएकत भत कांत्र७ जात्थ छीत भन्नीनरभत विवार देवथ नम ه اُنَ لَكُم اَنَ تُوذُوا رَسُولَ اللهِ وَلاَ اَنَ تَنْكِحُواً

-এর পূর্বের বাক্যে রস্বুলাহ্ (সা)-র কট হয়, এমন প্রত্যেক কথা ও কাজ হারাম করা হয়েছিল। অতপর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তাঁর ওফাতের পর তাঁর পদ্ধীগণের সাথে কারও বিবাহ হালাল নয়।

উপরে বর্ণিত সব বিধানে রস্বুদ্ধাহ্ (সা) ও তাঁর পদ্মীগণকৈ সম্বোধন করা হলেও বিধানাবলী সকল উভ্যতের জন্যও ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য ছিল। কিন্তু এই সর্ব-শেষ বিধানটি এরূপ নয়। কেননা, সাধারণ উভ্যতের জন্য বিধান এই যে, স্বামীর মৃত্যুর পর ইন্দত অতিবাহিত হলে ছা অপরকে বিবাহ করতে পারে। কিন্তু নবী-পদ্মীগণের জন্য বিশেষ বিধান এই যে, তাঁরা রস্বুদ্ধাহ্ (সা)-র ওফাতের পর কাউকে বিবাহ করতে পারবেন না।

এর কারণ এটাও হতে পারে যে, তাঁরা কোরআনের বর্ণনা অনুষায়ী মু'মিনগণের জননী। তবে তাঁদের জননী হওয়ার প্রভাব তাঁদের আছিক সভানদের উপর এভাবে প্রভিফলিত হয় না যে, তারা পরস্পর প্রাভা-ভগিনী হয়ে একে অপরকে বিবাহ করতে পারবে না। বরং বিবাহের অবৈধতা তাঁদের ব্যক্তিসভা পর্যভ সীমিভ রাখা হয়েছে।

এ রূপ বলাও অবান্তর নয় যে, রস্লুলাহ্ (সা) তাঁর পৰিব রওজা শরীফে জীবিত আছেন। তাঁর ওফাত কোন জীবিত স্থামীর আড়াল হয়ে যাওয়ার অনুরূপ। এ কারণেই তাঁর ত্যাজ্য সম্পত্তি বন্টন করা হয়নি এবং এর ভিতিতেই তাঁর পদ্মীগণের অবস্থা অপরাপর বিধবা নারীদের মৃত হয়নি।

আরও একটি রহস্য এই যে, শরীয়তের নিয়মানুষায়ী ভাষাতে প্রত্যেক নারী তার সর্বশেষ স্থামীর সাথে অবস্থান করবে। হ্যরত হ্যায়ফা (রা) তাঁর পদ্ধীকৈ অসিরত করেছিলেন, তুমি ভাষাতে আমার স্থী থাকতে চাইলে আমার পর বিতীয় বিবাহ করো না। কেননা ভাষাতে সর্বশেষ স্থামীই তোমাকে পাবে।—(কুরতুবী)

ভাই আল্লাহ্ ভা'আলা নবী-পদ্মীপণকে প্রপ্রধরের পদ্মী হওয়ার যে গৌরব ও সম্মান দুনিয়াতে দান করেছেন, পরকালে ভা অকুপ্র রাখার জন্য ভাঁদের বিবাহ অপরের সাথে হারাম করে দিয়েছেন। এছাড়া কোন স্থামী স্থভাবগতভাবে এটা গছন্দ করে না যে, তার স্থাকৈ অপরে বিবাহ করুক। কিন্ত এই স্থাভাবিক মনোবাসনা পূর্ণ করা সাধারণ মানুষের জন্য শরীয়তের আইনে জরুরী নয়। রসূলুলাহ্ (সা)-র এই স্থাভাবিক বাসনার প্রতিও আলাহ্ তা'আলা সম্মান প্রদর্শন করেছেন। এটা তাঁর বিশেষ সম্মান।

রসূলুদ্ধাত্ (সা)-র ইভেকাল পর্বন্ত যেসব পদ্ধী তাঁর অব্দর মহলে ছিলেন, উপরোজ বিধান তাঁদের সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এ ব্যাপারে সকল ফ্রিকাচ্বিদ একমত। কিন্তু যাঁদেরকে তিনি তালাক দিয়েছিলেন অথবা অন্য কোন কারণে যারা আলাদা হয়ে গিয়েছিল, তাদের সম্পর্কে ফ্রিকাহ্বিদগণের বিভিন্ন উজি আছে। কুরতুবী এসব উজি বিভারিত লিগিবদ্ধ করেছেন।

শেষে পুনরার্ত্তি করে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা অন্তরের গোপন ইচ্ছা ও চিন্তাধারা সম্পর্কে সমাক ভাত। তোমরা কোন কিছু গোপন কর বা প্রকাশ কর সবই আল্লাহ্র সামনে প্রকাশমান। এতে জোর দেওয়া হয়েছে, উল্লিখিত বিধানাবলীর ব্যাপারে যেন কোন প্রকাশ সংশয় ও কুমন্ত্রণাকে অন্তরে ছান না দেওয়া হয় এবং এওলোর বিরোধিতা থেকে আল্বরকার চেন্টা করা হয়।

আলোচ্য আরাতে বর্ণিত বিষয়ন্তরের মধ্যে নারীদের পর্দার বিষয়টি কয়েক কারণে বিশদ বর্ণনা সাপেক্ষ। তাই এ সম্পর্কে নিম্নে প্রয়োজনীয় আলোচনা করা হচ্ছে।

পর্দার বিধানাবলী, জন্নীনতা দমনে ইসলামী ব্যবস্থাঃ জন্নীনতা, অপকর্ম, ব্যভিচার ও তার প্রাথমিক কার্যাবলীর ধ্বংসাত্মক প্রভাব কেবল ব্যক্তিবর্গকেই নয়ঃ বরং গোল্ল, পরিবার এবং মাঝে মাঝে সুবিশাল সাম্রাজ্যকেও ছারখার করে দেয়। অধুনা পৃথিবীতে হত্যা ও লুঠনের যত সব ঘটনা পরিস্কৃট হয়, সঠিকভাবে খোঁজ নিলে দেখা যাবে যে, অধিকাংশ ঘটনার পটভূমিকায় কোন নারী ও যৌন বিকৃতির জাল বিজ্ত রয়েছে। এ কারণেই পৃথিবীর স্তিটলয় থেকে এ পর্যন্ত সমস্ত জাতি, ধর্ম ও ভূ-খণ্ড এ বিষয়ে একমত যে, এটা একটা মারাত্মক দোষ ও অনিতট।

দুনিয়ার এই শেষ যুগে ইউরোপীয়ান জাতিসমূহ তাদের ধর্মীয় সীমানা এবং প্রাচীন ও শক্তিশালী ঐতিহ্য ভেঙ্গে দিয়ে ব্যক্তিচারকে সভাগতভাবে কোন অপরাধই স্বীকার করে না। তারা সভ্যতা ও সমাজ জীবনকে এমনভাবে গড়ে নিয়েছে, ঘাতে প্রতি পদক্ষেপে যৌনবিকৃতি ও অনীলতার প্রকাশ্য আবেদন বিদ্যমান আছে। কিন্ত এর কুফল ও অন্তত পরিপতিকৈ তারাও অগরাধের তালিকা থেকে বাদ দিতে পারেনি। ফলে বেশ্যার্ডি, বলপূর্বক ধর্ষণ এবং জনসমক্ষে অশালীন কর্মকাশুকে দশুনীর অপরাধ সাবান্ত করতে হয়েছে। এর উদাহরণ এ ছাড়া কিছুই নয় যে, একব্যক্তি অগ্নি সংযোগ করার জন্য খড়ি ভূপীকৃত করল, অভপর তাতে কেরোসিন ছিটিয়ে দিয়ে অগ্নি সংযোগ করল। এর লেলিহান শিখা যখন উপরে উভিত হতে লাগল, ভখন এর উপর বিধিনিষেধ আরোগ করতে ও একে নির্ভ করতে ভংগর হয়ে উঠল।

এর বিপরীতে ইসলাম যে সব বিষয়কে দোষ এবং মানবতার জন্য ক্লতিকর সাবান্ত করে লান্তিযোগ্য জপরাধ বলে গণ্য করেছে, সেওলোর প্রাথমিক কার্যাবলীর উপরও বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে এবং সেওলোকে নিষিদ্ধ করেছেন। এ ব্যাপারে ব্যক্তিচার ও অপকর্ম থেকে রক্ষা করাই আসল উদ্দেশ্য ছিল, কিন্ত একে দৃশ্টি নত রাখার আইন ঘারা তরু করেছে। নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা নিষিদ্ধ করেছে। নারীদেরকে গৃহাভাররে থাকার আদেশ দিয়েছে। প্রয়োজনে বাইরে যাওয়ার সময়ও বারকা অথবা লঘা চাদর ঘারা দেহ আরত করে বের হওয়ার এবং সভ্কের কিনারা ধরে চলার নির্দেশ দিয়েছে। সুগন্ধি লাগিয়ে অথবা শব্দ হয় এমন অলংকার পরিধান করে বের হতে নিষেধ করেছে। অতপর যে ব্যক্তি এসব সীমানা ও বাধা ডিজিয়ে বের হয়ে পড়ে, তার জন্য এমন কঠোর দৃশ্টাভমূলক শান্তির ব্যবহা করেছে, যা একবার কোন পাণিচের উপর প্রয়াগ করা হলে সমগ্র জনগোল্যীর জন্য সবক হয়ে যায়।

ইউরোপীয়ানরা এবং তাদের অনুসারীরা অন্ধীনতার বৈধতা সপ্রমাণ করার জন্য নারীদের পর্দাকে তাঁদের স্বান্থ্যহানি ও অর্থনৈতিক ক্ষতির কারণরূপে অতিহিত করে। তারা বেপর্দা থাকার উপকারিতা নিয়ে নানা কূটতর্কের অবতারপা করেছে। তাদের বিজ্ঞারিত জওয়াব আলিমগণ বড় বড় পুস্তকে লিগিবছ করেছেন। এ সম্পর্কে এখানে এতটুকু বুঝে নেওয়াও যথেল্ট যে, উপকারিতা ও ফায়দা থেকে তো কোন অপরাধ ও পাপ কর্মই মুক্ত নয়। চুরি, ভাকাতি, প্রতারণা এক দিক দিয়ে খুবই লাভ-জনক কারবার। কিন্তু যখন এর মারাছক ফলাফল ও পরিণতির ধ্বংসকারিতা সামনে আসে, তখন কোন ব্যক্তি এগুলোকে লাভজনক কারবার বলার ধৃল্টতা দেখায় না। বেপর্দা থাকার মধ্যে কিছু অর্থনৈতিক উপকারিতা থাকলেও যখন এটা সমগ্র দেশ ও জাতিকে হাজারো বিপর্যয়ের সম্মুখীন করে দেয়, তখন একে উপকারী বলা কোন ভানী লোকের কাজ হতে পারে না।

অগরাধ দমনের জন্য ইসলামে উৎসমুখ বন্ধ করার সুবর্গনীতি এবং এতে সমতা বিধান ঃ তওহীদ, রিসালত ও পরকাল ইত্যাদি মৌলিক বিশ্বাস বেমন সকল পরগমরের শরীয়তে অভিন্ন ও সর্বসম্মত ছিল, তেমনি সাধারণ পাপকর্ম, জনীলতা ও গর্হিত কার্যাবলী প্রত্যেক শরীয়তে ও ধর্মে হারাম করা হয়েছিল। কিন্ত পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহে এওলোর কারণ ও উপায় উপকরণাদিকে সর্বাবস্থায় হারাম করা হয়নি। যে পর্যন্ত এওলোর মাধ্যমে কোন অগরাধ বাস্তবরাপ লাভ না করত, সেই পর্যন্ত এওলোর হারাম হিল না।

কিন্ত শরীয়তে মুহাত্মদী হচ্ছে কিয়ামত পর্যন্ত কার্যকরী শরীয়ত। তাই আলাহ্র পক্ষ থেকে এর হিকাষতের জনা বিশেষ ব্যবস্থা এই নেওয়া হয়েছে যে, অপরাধ ও পাপকর্ম ভো হারাম আছেই; সেসব কারণ ও উপায়-উপকরণাদিকেও হারাম করে দেওরা হয়েছে, যেওলো স্বভাবসিক্ষভাবে মানুষকে এসব জগরাধের দিকে গৌছিয়ে দেয়। উদাহরণত মদ্যপান হারাম করার সাথে সাথে মদ তৈরী করা, <del>ক্রয় বি</del>ক্রয় করা এবং কাউকে দেওয়াও হারাম করা হয়েছে। সুদ হারাম করার জন্য সুদের সাথে সামজস্য-শীল লেনদেনও হারাম করা হয়েছে। এ কারণে ফিকাহ্বিদণগ অনুমোদিত কাজ-কারবার থেকে অর্জিত মুনাফাকেও সুদের ন্যায় অপক্রণ্ট সম্পদ আখ্যা দিয়েছেন। শিরক ও প্রতিমা পূজাকে কোরআন মহা অন্যায় ও ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ সাব্যস্ত করার সাথে সাথে এর কারণও উপকরণাদির উপরও কড়া বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। সূর্ষের উদয়, অন্ত ও মধ্যগগনে থাকার সময় মুশরিকরা সূর্ষের পূজা করত। এসব সময়ে নামায় পড়া হলেও সূর্যপূজারীদের সাথে এক প্রকার সাদৃশ্য হয়ে যেত। অতপর এই সাদৃশ্য কোন সময় নামাষী ব্যক্তির শিরকে লিণ্ড হওয়ার কারণ হতে পারত। তাই শরীয়ত এস্ব সময়ে নামাধ ও সিজ্ঞদা হারাম ও নাজায়েষ করে দিয়েছে। প্রতিমা, মৃতি ও চিত্র মৃতিপূজার নিকটবতী উপায়। তাই মৃতি নির্মাণ ও চিত্র তৈরী হারাম এবং এওলোর ব্যবহার নাজায়েয করে দেওয়া হয়েছে।

অনুরাপভাবে শরীয়ত ব্যভিচারকে হারাম করার সাথে সাথে তার সমভ নিকট-বতী কারণ ও উপায়কেও হারামের তালিকাভুক্ত করে দিয়েছে। কোন বেগানা নারী অথবা শমশুনবিহীন কিশোর বালকের প্রতি কাম দৃশ্টিতে দেখাকে চোখের যিনা, তার কথা খনাকে কানের যিনা, তাকে স্পর্শ করাকে হাতের যিনা এবং তার উদ্দেশ্যে পথ চলাকে পায়ের যিনা সাব্যস্ত করেছে। সহীহ্ হাদীসে তদ্রুপই বলা হয়েছে। এহেন অপরাধ্থেকেরকা করার জন্য নারীদের পর্দার বিধানাবলী অবতীর্ণ হয়েছে।

কিন্ত নিকটবতী ও দূরবতী কারণ ও উপকরণাদির এক দীর্ঘ পরম্পরা রয়েছে। অধিক দূর পর্যন্ত এই পরম্পরাকে নিষিদ্ধ করা হলে মানুষের জীবন দূর্বিষহ হয়ে পড়বে এবং কাজকর্মে খুব অসুবিধা দেখা দেবে। এটা এই শরীয়তের মেযাজের বিপরীত। এ সম্পর্কে কোরজান পাকের খোলাখুলি নির্দেশ এই যে, বিপরীত। এ সম্পর্কে কোরজান পাকের খোলাখুলি নির্দেশ এই যে, বিপরীত। তাই কারণ ও উপকরণাদির ছেত্রে বিভজনোচিত ফয়সালা এই যে, যে সব কাজকর্ম করলে মানুষ সাধারণ অভ্যাসের দিক দিয়ে অবশাই পাপকর্মে লিণ্ড হয়ে পড়ে, শরীয়ত সেসব নিকটবতী কারণকে আসল পাপকর্মের সাথে সংযুক্ত করে হারাম করে দিয়েছে। পক্ষাভরে যেসব দূরবতী কারণ কার্মে পরিণত করলে মানুষের পাপকার্মে লিশ্ত হওয়া বভাবত অপরিহার্ম ও জরুরী হয় না, কিন্তু পাপ কাজে সেওলোর কিছু না কিছু দখল আছে, শরীয়ত এ ধরনের কারণ ও উপকরণাদিকে মকরাহ ও গহিত

সাব্যন্ত করেছে। আর ষেসব কারণ আরও দূরবর্তী এবং গাপকর্মে ষেপ্তলোর প্রভাব বিরল, শরীয়ত সেপ্তলোকে উপেক্ষা করেছে এবং মোবাহ্ তথা অনুমোদিত বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছে।

প্রথমোজ কারণের উদাহরণ মদ্য বিদ্রুয়। এটা মদ্যগানের নিকটবতী কারণ। ফলে শরীয়ত একেও মদ্যগানের অনুরূপ হারাম সাব্যস্ত করেছে। কোন বেগানা নারীকে কামডাব সহকারে স্পর্ণ করা সাক্ষাৎ যিনা না হলেও যিনার নিকটবতী কারণ। তাই শরীয়ত একে যিনার ন্যায় হারাম করেছে।

দিতীয় কারণের উদাহরণ এমন ব্যক্তির কাছে আঙ্গুর বিক্রয় করা, যার সম্পর্কে জানা আছে যে, সে আঙ্গুর দারা মদ তৈরী করে এবং এটাই তার পেশা। অথবা সে পরিক্ষার বলে দিয়েছে যে, এই আঙ্গুর দারা মদ তৈরী করা হবে। এটা মদ্য বিক্রয়ের অনুরাপ হারাম না হলে মকরাহ ও গহিঁত কাজ। সিনেমাগৃহ নির্মাণ অথবা সুদের ব্যাংক পরিচালনার জন্য জমি ও গৃহ ভাড়া দেওয়ার বিধানও তাই। লেনদেনের সময় যদি জানাযায় যে, গৃহটি নাজাযের কাজের জন্য ভাড়া নেওয়া হচ্ছে, তবে এই ভাড়া দেওয়া মকরাহ তাহরীমী ও নাজায়েষ।

তৃতীয় কারণের উদাহরণ সাধারণ ক্রেন্তাদের কাছে আৰুর বিক্রয় করা। এক্টেরে এটাও সম্পর্যায়, কেউ এ আৰুর দারা মদ তৈরী করবে। কিন্তু সে তা প্রকাশ করেনি এবং বিক্রেন্ডাও তা জানে না। শরীয়তের আইনে এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় মোবাহু ও বৈধ।

এখানে সমরণ রাখা জরুরী যে, শরীয়ত যেসব কাজকে পাপকর্মের নিকটবর্তী কারণ (প্রথম শ্রেণীর কারণ) সাবাস্ত করে হারাম করেছে, অতপর সেওলো সকলের জন্য সর্বাবস্থায় হারাম। পাপকর্মের কারণ বাস্তবে হোক বা না হোক। এখন তা শরীয়তের এমন স্বত্ত বিধান, যার বিরুদ্ধাচরণ হারাম।

এই ভূমিকার পর এখন বৃঝুন, নারীদের পর্দাও এই উপকরণাদি বন্ধ করার নীতির উপর ভিত্তিশীল। কারণ, পর্দা না করা পাপকর্মে লিণ্ড হওয়ার কারণ ও উপায়। এতেও কারণাদির পূর্ববর্ণিত প্রকারসমূহের বিধানাবলী প্রযোজ্য হবে। উদাহরণত কোন যুবক পুরুষের সামনে যুবতী নারীর দেহ অনার্ভ রাখা পাপকর্মে লিণ্ড হওয়ার নিকটবর্তী কারণ। অধিকাংশ অভ্যাসের দিকে লক্ষ্য করলে এতে পাপকর্ম সংঘটিত হয়ে যাওয়া অপরিহার্মের মতই। তাই শরীয়তের আইনে এটা যিনার অনুরূপ হারাম। কারণ, শরীয়ত এ কাজকে অলীল সাব্যস্ত করেছে। ফলে এখন ভা সর্বাবস্থায় হারাম, যদিও তা কোন নিজ্ঞাপ ব্যক্তির সাথে হয় অথবা এমন ব্যক্তির সাথে, যে আছাসংমমের মাধ্যমে পাপকর্ম থেকে বেঁচে থাকবে। চিকিৎসা ইত্যাদি প্রয়োজনের কারণে অল খোলার বৈধতা আলাদা বিষয়। এর কারণে মূল অবৈধতার উপর কোন হিরাপ

প্রতিক্রিয়া হয় না। এ বিষয়টি সময় ও পরিস্থিতি দারাও প্রভাবাদ্বিত হয় না। ইসলামের প্রাথমিক যুগেও এর বিধান তাই ছিল, যা আজ পাপাচার ও অনাচারের যুগে রয়েছে।

পর্দা বর্জনের দিতীয় স্তর হচ্ছে গৃহের চতুঃপ্রাচীরের বাইরে বোরকা অথবা লঘা চাদর বারা সমগ্র দেহ আর্ত করে বের হওয়া। এটা পাপ কর্মের দূরবর্তী কারণ, এর বিধান এই যে, এরাপ করা বাস্তবে অনর্থের কারণ হলে নাজায়েয এবং যে ক্ষেত্রে ্অনর্থের ভর নেই; সেখানে জায়েষ। এ কারণেই এর বিধান সময় ও পরিস্থিতির পরিবর্তনে পরিবর্তিত হতে পারে। রস্লুদ্ধাহ্ (সা)-র যুগে নারীদের এভাবে বের হওয়া কোন অনর্থের কারণ ছিল না। তাই তিনি নারীদেরকে বোরকা ইত্যাদিতে আরত হয়ে মসজিদে আসার কভিসয় শর্ত সহকারে অনুমতি দিয়েছিলেন এবং তাদেরকে মসজিদে আগমনে বাধা দিতে নিষেধ করেছিলেন। তবে সে যুগেও নারীদেরকে গৃহে নামায় পড়ার জন্য তিনি উৎসাহিত করতেন। কার্ণ, মসজিদে আসা অপেক্ষা পৃহে নামায় পড়া তাদের জন্য অধিক সওয়াবের কাজ। জনর্থের জয় না থাকার কারণে তখন তাদেরকে মসজিদে আসতে নিষেধ করা হত না। রস্নুলাহ্ (সা)-র ওফাতের পর সাহাবায়ে কিরাম লক্ষ্য করলেন যে, এখন নারীদের মসজিদে আগমন অনর্থমুক্ত নয়; যদিও তারা বোরকা, চাদর ইত্যাদি পরিধান করে আসে। ফলে তারা সর্ব-সম্মতিক্রমে নারীদেরকে মসজিদের জামা'আতে আগমন করতে নিষেধ করেছেন। হ্ষরত আয়েশা (রা) বলেন : রস্লুলাহ্ (সা) বর্তমান পরিছিতি দেখলে নারীদের অবশাই মসজিদে আসতে বারণ করতেন। এ থেকে জানা গেল যে, সাহাবায়ে কিরামের ফয়-সালা রসূলুলাহ্ (সা)-র ফয়সালা থেকে ভিন্নতর নয়; বরং তিনিযে সব শর্তের অধীনে অনুমতি দিয়েছিলেন, সেগুলোর অনুপছিতির কারণেই বিধান পাল্টে গেছে।

কোরআন পাকের সাভটি আয়াতে নারীদের পর্দার বিষয় বর্ণিত হয়েছে। ভিনটি আয়াত সূরা নূরে পূর্বেই বিরত হয়েছে। আলোচ্য সূরা আহ্যাবের চারটি আয়াতের মধ্যে একটি আগে উল্লিখিত হয়েছে, একটি আলোচনাধীন আছে এবং অবশিল্ট দুটি আয়াত পরে আসবে। এসব আয়াতে পর্দার স্তর নির্ধারণ, বিধি-বিধানের পূর্ণ বিবরণ এবং ব্যতিক্রম সমূহের বিশদ বর্ণনা রয়েছে। এমনিভাবে পর্দা সম্বন্ধে রস্বুল্লাহ্ (সা)-র উত্তিও কর্ম সম্বনিত সভরটিরও অধিক হাদীস বর্ণিত আছে।

পর্দার চ্কুম প্রসন্ধ । নারী ও প্রক্ষের অবাধ মেলামেশা পৃথিবীর সমগ্র ইতি-হাসে হ্যরত আদম (আ) থেকে গুরু করে শেষ নবী (সা) পর্যন্ত কোন যুগেই বৈধ মনে করা হয়নি। কেবল শরীয়ত অনুসারীরাই নয় পৃথিবীর সাধারণ অভিজাত পরিবার-সমূহেও এ ধরনের মেলামেশার সুযোগ দেওয়া হয় না।

হ্যরত মূসা (আ)-র কাহিনীতে উদ্ভেখ করা হয়েছে যে, তাঁর মাদইরান সফরের সমর দু'জন যুবতী তাদের ছাগপালকে পানি পান করানোর জন্য দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। এর কারণ এটাই বলা হয়েছে যে, তারা পুরুষদের ভিড়ে প্রবেশ করা পছন্দ করেনি এবং সকলের পর অবশিল্ট পানি পান করাতেই সম্মত হয়েছে। হ্যরত যয়ন্ব বিন্তে জাহশের বিবাহের সমর পর্ণার প্রথম আয়াত নাখিল হয়েছিল। আয়াত নাখিল হওয়ার পূর্বেও তিরমিথীর রেওয়ায়েতে তাঁর পূহে বসার অবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে তিনি প্রাচীরের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসেছিলেন।

এ থেকে জানা গেল যে, পদার হকুম অবতরণের পূর্বেও নারীপুরুষের অবাধ মেলামেশা এবং যত্তত্ত সাক্ষাৎ ও কথাবার্তার প্রচলন অভিজাত ও সাধু লোকদের মধ্যে কোথাও ছিল না। কোরআন পাকে যে মূর্যতা যুগ (জাহিলিয়াতে উলা) এবং তাতে নারীদের খোলামেলা চলাফেরা ( তাবারকজ ) বর্ণিত আছে, তা-ও আরবের অভিজাত পরিবারসমূহে নয়; বরং দাসী ও যাযাবর ধরনের নারীদের মধ্যে ছিল। আরবের সদ্রান্ত পরিবারের রোকেরা একে দৃষ্ণীয় যনে করত। আরবের ইতিহাসই এর সাক্ষী। ভারতবর্ষে হিন্দু, বৌশ্ব ও অন্যান্য মুশরিক ধর্মাবলমীর মধ্যেও নারী-পুরুষের অবাধ মেলমেশা পছন্দনীয় ছিল না। পুরুষদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করার দাবি, বাজার ও সড়কে প্যারেড করা, শিক্ষাক্ষেত্র থেকে গুরু করে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারী-সুরুষের বিধাহীন মেলামেশা এবং নিমন্ত্রণে <del>ঐ লাবস</del>মূহে দেখাসাক্ষাতের বর্তমান কার্যধারা কেবল ইউরোপীয় জাতিসমূহের বেহায়াপনা ও অন্নীনতার ফসল। এতে এসব জাতিও ভাদের অতীত ঐতিহ্যকে বিসর্জন দিয়ে জড়িয়ে পড়েছে। প্রাচীনকালে ভাদের মধ্যেও এরপ অবস্থা ছিল না। আল্লাহ্ তা'আলা নারীর দৈহিক গঠন প্রকৃতিকে যেমন পুরুষ থেকে স্বতম্ভ করে স্থান্ট করেছেন, তেমনি তার মন-মন্তিছে স্বভাবগত লক্ষাও নিহিত রেখেছেন, যা তাকে স্বভাবগতভাবে পুরুষ থেকে আলাদা থাকতে এবং আরত হয়ে চলতে বাধ্য করে। এই সভাবসিদ্ধ ও মজ্জাগত লজ্জা-শরম স্পিটর ওরা থেকে নারী ও পুরুষের মধ্যে শালীনতার প্রাচীর হয়ে বিদ্যমান রয়েছে। ইসলামের প্রাথমিক যুগেও এই প্রকার পর্দাই প্রচলিত ছিল।

নারীদের স্থান গৃহের চতুঃপ্রাচীর এবং কোন শরীয়তসমূত কারণে বাইরে গেলে সম্পূর্ণ দেহ আরত করে বাইরে যেতে হবে—নারীদের এই বিশেষ প্রকারের পর্দা হিজরতের পর পঞ্চম হিজরীতে প্রবর্তিত হয়েছে।

এর বিবরণ এই যে, আলিমগণের ঐকমত্যে পর্দা সম্পর্কে প্রথম আরাত হচ্ছে বিন্তে ভাহ দের বিবাহ ও তার পতিসুহে আগমনের সময় অবতীর্ণ হয়েছে। এই বিবাহের তারিখ সম্পর্কে হাফেজ ইবনে হাজার 'এসাবা' গ্রছে এবং ইবনে আবদুল বার 'এস্ডিয়াব' গ্রছে তৃতীয় হিজরী অথবা পঞ্চম হিজরী উভয় প্রকার উল্ভি বর্ণনা করেছেন। ইবনে কাসীরের মতে পঞ্চম হিজরীর উল্ভি অপ্রগণ্য। ইবনে সা'দ হয়রত আনাস (রা) থেকেও পঞ্চম হিজরী বর্ণনা করেছেন এবং হয়রত আয়েশা (রা)-র কতক রেওয়ারেত থেকেও তাই জানা হায়।

এ আয়াতে নারীদেরকে পর্দার অন্তরালে থাকার আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং পুরুষকে বলা হয়েছে যে, তারা নারীদের কাছে কোন কিছু চাইলে পর্দার অন্তরাল থেকে চাইবে। এতে পর্দার গুরুষ জানা যায় যে, বিনা প্রয়োজনে পুরুষ ও নারী আলাদাই থাকবে এবং প্রয়োজনে পর্দার অন্তরাল থেকে কথা বলতে হবে।

و قُرْنَ فِي لِيُونِكِي आसाछ। সূরা নুরের ভিন আমাত এবং সূরা আহ্যাবে و قُرْنَ فِي لِيُونِكِيُ

আয়াত যদিও কোরআনের ক্রমিকে প্রথমে, কিন্তু অবতরণের দিক দিয়ে পশ্চাতে। সূরা আহ্যাবের প্রথম আয়াতে পরিক্ষার বলা হয়েছে যে, এই আদেশ তখন দেওয়া হয়েছিল, যখন নবী-পদ্মীগণকে দুনিয়ার ধনৈশ্বর্য অথবা রস্লুল্লাহ্ (সা)-র সংসর্গ—এ দু'য়ের যে কোন একটি বেছে নেওয়ার ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছিল।

এ ঘটনায় আরও উল্লেখ আছে যে, যাদেরকে এই ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছিল, তাদের মধ্যে হযরত যয়নব বিন্তে জাহ্শও ছিলেন। এ থেকে বোঝা গেল যে, তাঁর বিবাহ এই আয়াত নাফিল হওয়ায় পূর্বেই হয়েছিল। এমনিভাবে সূরা নূরের আয়াত-সমূহও এরপর অপবাদ রটনার ঘটনা সম্পর্কে নাফিল হয়েছিল, যা বনি মুখালিক অথবা মুরাইসী মুদ্ধ থেকে ফেরার পথে সংঘটিত হয়েছিল। এ মুদ্ধ ষঠ হিজরীতে সংঘটিত হয়। অপর দিকে পর্দার বিধান হয়রত যয়নব (রা)-এর বিবাহে আয়াত নাফিল হওয়ার সাথে সাথে কার্যকর হয়।

ভণ্ডাল জারত করার বিধান ও পর্দার মধ্যে পার্থক্য ঃ পুরুষ ও নারীদেহের সেই অংশ যাকে আরবীতে 'আওরাত' এবং উর্দুতে 'সতর' বলা হয়, তা সকলের কাছে গোপন করা শরীয়তগত, বভাবগত ও যুক্তিগতভাবে ফর্ষ। ঈমানের পর সর্ব প্রথম করণীয় ফর্ম হচ্ছে এই ওণ্ডাল আরত করা। সৃষ্টির গুরু থেকেই এটা ফর্ম এবং সকল পয়পম্বের শরীয়তে তা ফর্ম ছিল, বরং শরীয়তসমূহের অভিজের পূর্বেও জালাতে যখন নিষিদ্ধ রক্ষ ভক্ষপের কারণে হয়রত আদম (আ)-এর জালাতী পোশাক খুলে যাওয়ায় ওণ্ডাল প্রকাশ হয়ে পড়ল, তখন সেখানেও আদম (আ) ওণ্ডাল খোলা রাখা বৈধ মনে করেন নি। ভাই আদম ও হাওয়া উভয়ে জালাতের পাতা ওণ্ডালের উপর বেধে নেন। তাই আদম ও হাওয়া উভয়ে জালাতের পাতা ওণ্ডালের অর্থও ভাই। দুনিয়াতে আগমনের পর আদম (আ) থেকে গুরু করে শেষ নবী সো) পর্যন্ত প্রতিক পয়গম্বরের শরীয়তে ওণ্ডাল আরত করা ফর্ম রয়েছে। ওণ্ডাল

নির্দিশ্টকরণে মতভেদ হতে পারে, কিন্তু আসল ফর্য সকল শরীরতে খীকৃত ছিল।
নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষের উপর এটা ফর্য, কেউ দেখুক অথবা না
দেখুক। এ কারণে প্রয়োজনীয় বন্ধ থাকা সন্ত্বেও যদি কেউ অন্ধ্বনার রান্তিতে উলল
হয়ে নামায পড়ে, তবে এ নামায সর্বসম্মতিক্রমে নাজারেয়; অথচ তাকে কেউ উলল
অবস্থায় দেখেনা। (বাহরুর রায়েক) অনুরাপভাবে কেউ দেখে না, এরাপ নির্দ্তন জায়গায়
নামায পড়লে যদি ওপ্তাল খুলে যায়, তবে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে।

নামাযের বাইরে মানুষের সামনে গুণ্ডাল আর্ড করা যে ফর্য, এ ব্যাপারে কারও দিমত নেই; কিন্তু নির্জনতারও শরীয়ত সিদ্ধ অথবা রভাবসিদ্ধ প্রয়োজন ব্যতি-রেকে গুণ্ডাল খুলে বসা জায়েয় নয়। এটাই বিশুদ্ধ উল্ডি।——(বাহ্র)

এ হচ্ছে ৩°তাস আরত করার বিধান, যা ইসলামের গুরু থেকে বরং স্পিটর প্রথম লয় থেকে ফরম এবং এতে নারী-পুরুষ উভয়ই সমান। প্রকাশ্য ও নির্জনভারও সমান ফরম।

কিন্ত পর্দা এই ষে, নারীরা বেগানা পুরুষের দৃশ্টির আড়ালে থাকবে। এ ব্যাগা-রেও এতটুকু বিষয় সকল পরগছর, সজন ও অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে সমভাবে ঘীরুত ছিল যে, বেগানা পুরুষদের সাথে নারীদের জবাধ মেলামেশা হতে পারে না। কোরআনে উদ্ধিত হ্যরত শোরাইব (আ)-এর কন্যাদরের উপরে বর্ণিত ঘটনা থেকে জানা যায় যে, সে যুপে এবং তাঁর শরীয়তেও নারী-পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলা এবং অবাধ মেলামেশা পছন্দনীয় ছিল না। পুরুষদের সাথে মেলামেশা জরুরী হয়, এমন কোন কাজই নারীদেরকে সোপর্দ করা হত না। মোট কথা, এ থেকে জানা যায় যে, নারীদেরকে নিয়মিত পর্দায় থাকার আদেশ সে যুপে ছিল না। অনুরূপভাবে ইসলামের প্রথমিক যুপেও এরাপ আদেশ ছিল না। তৃতীয় অথবা পঞ্চম হিজরীতে নারীদের উপর এই পর্দা ফরুষ করা হয়েছে।

এ থেকে জানা গেল যে, ভণ্ডাঙ্গ আহত করা এবং পর্দা করা দু'টি আলাদা আলাদা বিষয়। ভণ্ডাঙ্গ আহত করা চিরন্তন করম এবং পর্দা পঞ্চম হিজরীতে করম হয়েছে। ভণ্ডাঙ্গ আহত করা নারী-পুরুষ উভয়ের উপর করম এবং পর্দা কেবল নারীদের উপর করম। ভণ্ডাঙ্গ আহত করা প্রকাশ্যে ও নির্জনে সর্বাবস্থায় করম এবং পর্দা কেবল বেগানা পুরুষদের উপস্থিতিতে করম। এই বিবরণ লিপিবজ করার কারণ এই যে, উভয় বিষয়কে মিপ্রিত করে দেওয়ার কারণে কোরআনের বিধানাবলী বোঝার ক্ষেত্রে অনেক সন্দেহ দেখা দেয়। উদাহরণত নারীর মুখমওল ও হাতের তালু সকলের মতেই ভণ্ডাঙ্গ বহিভূত। তাই নামাযে এওলো খোলা থাকলে নামায় সকলের মতেই জায়েয়। এ দু'টি অঙ্গ কোরআন হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ীই ব্যতিক্রমভূক্ত। কিকাহ্বিদগণ কিয়াসের মাধ্যমে পদযুগলকেও এগুলোর অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

কিন্ত বেগানা পুরুষের কাছে পর্দার ছেন্তেও মুখমণ্ডল এবং হাতের তালু ব্যতি-ক্রমছুক্ত কি না, এ ব্যাপারে মতভেদ আছে। সূরা নুরের

जाज्ञाल क जम्मार्क जालाठना करा राहार ।

শরীয়তসমত পর্দার স্তর ও বিধানাবলীর বিবরণ ঃ পর্দা সম্পর্কে কোরআন পাকের সাতটি আয়াত ও সত্তরটি হাদীসের সারকথা এই যে, শরীয়তের আসল কাম্য ব্যক্তি-পর্দা অর্থাৎ নারী সন্তা ও তাদের গতিবিধি পুরুষের দৃষ্টি থেকে পোপন থাকা। এটা পৃহের চতুঃপ্রাচীর অথবা তাঁবু ও ঝুলন্ত পর্দার মাধ্যমে হতে পারে। এছাড়া পর্দার মত প্রকার বর্ণিত রয়েছে, সবগুলো প্রয়োজনের ভিন্তিতে এবং প্রয়োজনের সময় ও পরিমাপের সাথে শর্তমুক্ত।

এভাবে ব্যক্তি-পর্দা হচ্ছে পর্দার প্রথম স্তর, যা শরীয়তের আসল কাম্য এবং বার আর্থ নারীদের পৃহে অবস্থান করা। কিন্ত ইসলামী শরীয়ত একটি সর্বাসীন ও পূর্ণাল ব্যবস্থা বিধান এতে মানব প্রয়োজনের সকল দিকই বিবেচিত হয়েছে। বলা-বাছলা, নারীদের পৃহ থেকে বের হওয়ার প্রয়োজন দেখা দেওয়া অবশ্যন্তাবী। এর জন্য পর্দার দিতীয় স্তর কোরআন ও সুলাহ্র দৃত্টে এরূপ মনে হয় যে, নারীরা আপাদমন্তক বোরকা অথবা লখা চাদরে আর্ত করে বের হবে। পথ দেখার জন্য চাদরের ভিতর থেকে একটি চক্ষ্ খোলা রাখবে অথবা বোরকায় চোখের সামনে জালি ব্যবহার করবে। প্রয়োজনের ক্ষেত্রে পর্দার এই বিতীয় স্তরের ব্যাপারেও আলিম ও ফিকাহ্বিদগণ একমত।

কতক রেওয়ায়েত থেকে পর্দার তৃতীয় একটি স্তরও জানা যায়, যাতে সাহাবী, তাবেয়ী ও ফিকাছ্বিদঙ্গণ বিভিন্ন মত পোষণ করেন। তা এই যে, নারীরা যখন প্রয়োজনে পৃহ থেকে বের হবে, তখন মুখমশুল এবং হাতের তালুও মানুষের সামনে খুলতে পারবে যদি দেহ আহত থাকে। পর্দার এই স্তর্জয়ের বিবরণ নিশ্নে প্রদত্ত হল ঃ

स्थम एत शृह्दत माधारम बाकि-अमी : কোরআন ও সুমাহর দৃশ্চিতে এ مَا مُنَا مَا لَكُمُ وَهُنَّ مُنَا مَا فَا سَلُو खतरे আসল कामा। সূরা আহ্যাবের আলোচ্য

্ ক্তিত্তি আরাত এর উজ্জ্ব প্রমাণ। আরও উজ্জ্ব প্রমাণ হচ্ছে এ

সূরারই ওরুর আয়াত। তুঁতু এসব আয়াতের নির্দেশ রসূলুরাহ (সা)
বেভাবে বাস্তবায়িত করেছেন, তাতে বিষয়টি আরও স্পত্টরূপে সামনে এসে যায়।

www.eelm.weebly.com

উপরে বলা হয়েছে যে, পর্দা সম্পর্কে প্রথম আয়াত হযরত যয়নষ (য়া)-এর বিবাহের সময় অবতীর্ণ হয়েছে। হয়রত আনাস (রা) বলেন, আমি তখন রসূলুয়াহ্ (সা)-র কাছে উপস্থিত ছিলাম। ফলে পর্দার এই ঘটনা আমি সর্বাধিক ভাত আছি। আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রসূলুয়াহ্ (সা) পুরুষদের সামনে একটি চাদর টালিয়ে হয়রত য়য়নব (রা)-কে তার ভেতরে আয়ত করে দেন—বোরকা অথবা চাদরে আয়ত করেন নি। শানে নুমূলের ঘটনায় হয়রত উমর (রা)-এর যে উভি উপরে বর্ণিত হয়েছে, তা থেকেও জানা য়য় য়ে, তার উদ্দেশ্য ছিল নবী-পত্নীগণ পুরুষদের দৃত্তি থেকে দুরে জনর মহলে থাকুন। তার করেন তার এই ।

সহীহ্ বুধারীতে হযরত আয়েশা (রা)-র রেওয়ায়েত মুতা যুদ্ধ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, হযরত যায়েদ ইবনে হারিসা, জাফর ও আবদুলাহ্ ইবনে রাওয়াহা (রা)-র শাহাদাতের সংবাদ যখন মদীনায় পৌছে, তখন রসূলুলাহ্ (সা) মসজিদে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর চোখেমুখে তীর দুঃখ ও কল্টের চিল্পরিস্ফুট ছিল। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি গৃহের ভিতর থেকে দরজার এক ছিল্ল দিয়ে এই দৃশ্য অবলোকন করছিলাম।

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত আয়েশা (রা) এই বিপত্তির সময়ও বোরকা পরিধান করত বাইরে এসে সমাবেশে যোগদান করেন নি। বরং দর্জার ছিল্ল দিয়ে সভাস্থল পরিদর্শন করেন।

'বুখারী কিতাবুল মাগাষী' 'ওমরাতুল কাষা' অধ্যায়ে হযরত আয়েশা (রা) ভগ্নীপুর ওরওয়া ইবনে যুবায়ের ও আবদুরাহ্ ইবনে উমর (রা) সম্পর্কে বর্ণিভ আছে যে, তাঁরা মসজিদে নববীতে হযরত আয়েশা (রা)-র কক্ষের বাইরে নিকটবর্তী ছানে উপস্থিত ছিলেন এবং রসূলুরাহ্ (সা)-র ওমরা সম্পর্কে পরস্পরে বাক্যালাপ করছিলেন। ইবনে উমর (রা) বললেন, ইতিমধ্যে আমরা হযরত আয়েশা (রা)-র মেসওয়াক করার ও গলা সাফ করার আওয়াজ কক্ষের ভিতর থেকে ওনতে পেলাম। এ রেওয়ায়েত থেকেও জানা যায় য়ে, পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর নবী-পত্নীগণ পৃথে থেকে পর্দা করার নীতি অবলক্ষন করেছিলেন।

অনুরাপভাবে বুখারীর তায়েফ যুদ্ধ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, রস্কুছাত্ (সা) পানির এক পারে কুলি করে আবৃ নুসা আশআরী ও বেলাল (রা)-কে তা পান করতে ও মুখমওলে লাগাতে দিলেন। উভ্মুল মু'মিনীন হ্যরত উভ্মে সাল্মা (রা) পর্দার আড়াল থেকে এই দৃশ্য দেখছিলেন। তিনি ভিতর থেকে আওয়াজ দিয়ে সাহাবীদ্বরকে বললেন, এই তাবারক্লকের কিছু অংশ তোমাদের জননীর (অর্থাৎ আমার) জনাও রেখে দিও।

এ হাদীসটিও সাক্ষ্য দেয় যে, পর্দা **অবভারণের পর নবী-পত্নীগণ গুটে এবং** পর্দার অভ্যন্তরে থাকভেন। জাতবাঃ এ হাদীসে আরও একটি প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, নবী-পদ্মীগণও আন্যান্য মুসলমানের ন্যায় রস্লুলাহ্ (সা)-র তাবারক্রকের জন্য আগ্রহাণিবত ছিলেন। এটাও রস্লুলাহ্ (সা)-র পবিল্ল সভার বৈশিল্ট্য ছিল। নতুবা স্ত্রীর সাথে স্বামীর যে জবাধ সম্পর্ক থাকে, তার পরিপ্রেক্ষিতে স্বামীর প্রক্তি এ ধরনের সম্মান ও ভক্তি প্রকাশ স্বভাবতই অসম্ভব।

বুখারীর কিতাবুল আদবে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার তিনি ও আবৃ তালহা (রা) রসূলুলাহ্ (সা)-র সাথে কোথাও গমনরত ছিলেন। রসূলুলাহ্ (সা) উটে সওয়ার ছিলেন এবং তাঁর সাথে ছিলেন উদ্মূল মু'মিনীন হযরত সাফিয়া (রা)। পথিমধ্যে হঠাৎ উট হোঁচট খেলে তাঁরা উভয়েই মাটিতে পড়ে গেলেন। আবৃ তালহা রসূলুলাহ্ (সা)-র কাছে যেয়ে বলজেন, আমার জীবন আপনার জন্য উৎসর্গ হোক, আপনি কোন আঘাত গাননি তো? তিনি বললেন, না। তুমি সাফিয়া (রা)-র খবর নাও। আবৃ তালহা (রা) প্রথমে বস্ত লারা নিজের মুখমণ্ডল আর্ত করেছেন, অতপর হযরত সাফিয়া (রা)-র কাছে পৌছে তাঁর উপর কাপড় রেখে দিলেন। তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং আবৃ তালহা (রা) তাঁকে পর্দার্ভ অবস্থায়ই উটে সওয়ার করিয়ে দিলেন।

এই আকস্মিক দুর্ঘটনার মধ্যেও সাহাবারে কিরাম এবং নবী-পদ্মীগণের পর্দার সমন্ত্র প্রয়াস এর ওক্তত্বের প্রতিই ইঞ্জিত বহন করে।

তিরমিয়ী বর্ণিত হয়রত আবদুলাহ্ ইবনে মসউদ (রা)-এর বাচনিক রেওয়ায়েতে রস্লুলাহ্ (সা) বলেন نَا خَرِ جَسَ الْمِرَا لا اَ سَنَرُ نَهَا الشَّيْطَ نَ অর্থাৎ নারী যখন গৃহ খেকে বের হয়, ভখন শয়তান তাকে তাক করে নেয় (অর্থাৎ তাকে অনিস্ট সাধনের উপায় হিসাবে গ্রহণ করে )।

ইবনে খুষায়মা ও ইবনে হাকান এ হাদীসে আরও বর্ণনা করেন : وا قرب و شعر بيتها و هي في تعربيتها و هي في تعربيتها مثالاته অর্থাৎ নারী তার পালনকর্তার সর্বাধিক নিকটে তখন থাকে, যখন সে তার গৃহের অস্তান্তরে অবস্থান করে।

এ হাদীসেও সাক্ষ্য আছে যে, গৃহে অবস্থান করা এবং বাইরে না যাওয়াই নারীদের আসল কাজ। (প্রয়োজনের ক্ষেয়ে এর ব্যতিক্রম।)

खता এক হাদীসে রসূলুলাহ্ (সা) বলেন : النشر للنساء نميب في النخوو النخوو النخوو النساء نميب في النخوو النخوو النخوو النساء نميب في النخوو النحوة الن

হযরত আলী (রা) বর্ণনা করেন, আমি একদিন যখন রস্লুলাহ (সা)-র কাছে উপ-ছিত ছিলাম, তখন তিনি সাহাবায়ে কিরামকে প্রশ্ন করলেন, উ এই করিলেন—কোন জওয়াব Cr :

5. 45

দালেন না। অভগর আমি গৃহে পৌছে কাভেমা (রা)-কে এই প্রশ্ন করনে ভিনি বললেন ঃ
তথ্য আর্থাৎ নারীদের জন্য উত্তম এই যে, তারা
পুরুষদেরকে দেখবে না এবং পুরুষরাও তাদেরকে দেখবে না। আমি তাঁর এই জওয়াব
রসুলুরাহ্ (সা)-র গোচরীভূত করলে তিনি বললেন ঃ
صد قت انها بفعق منی منی عوفاد সে সত্য বলেছে। সে তো আমারই অংশ বিশেষ।

নবী-পত্নিগণ কেবল বোরকা চাদরের পর্দাই করতেন না—বরং তাঁরা সকরেও উটের পিঠে হাওদায় থাকতেন। হাওদায় উপবিচ্ট অবস্থায় তা উটের পিঠে তুলে দেওয়া হত্ এবং এমনিভাবে নামানো হত।

আরোহীর জন্য হাওদা গৃহের ন্যায় হয়ে থাকে। হাওদায় অবস্থানই অপকাদের ঘটনায় হবরত জায়েশা (রা)-র জনলে থেকে যাওয়ার কারণ হয়েছিল। কাকেলা রওয়ানা হওয়ার সময় হযরত আয়েশা (রা) হাওদায় আছেন—এই মনে করে খাদিমরা হাওদাটি উটের পিঠে তুলে দেয়। বাস্তবে তিনি তাতে ছিলেন না, বরং প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাইরে গিয়েছিলেন। এই ভুল বোঝাবুঝির মধ্যে কাফেলা রওয়ানা হয়ে যায় এবং উদ্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) জললে একাকিনী থেকে যান।

এ ঘটনাটিও এ বিষয়ের শক্তিশালী সাক্ষী যে, রস্লুলাহ্ (সা) এবং তার পদ্বিগণ পদার অর্থ এটাই বুঝেছিলেন যে, নারীরা গৃহের অভ্যন্তরে থাকবে এবং সকরে গেলে হাওদার অভ্যন্তরে থাকবে। তাদের ব্যক্তিসন্তা পুরুষের সামনে পড়বে না। সকরে অবস্থানকালে পদার এই গুরুছ থেকে অনুমান করা যায় যে, বাড়িঘরে অবস্থানকালে কত্টুকু গুরুছ হবে।

দিতীয় স্তর বোরকার মাধ্যমে পদাঃ প্রয়োজনের ক্ষেক্তে নারী পৃহ থেকে বের হলৈ কোন বোরকা অথবা লঘা চাদর ঘারা আপাদমস্তক আর্ড করে বের হওয়ার বিধান রয়েছে। এর প্রমাণ সুরা আহ্সাবের এই আয়াতঃ

وَ فَلَيْهِي مِنْ جَلَا بِيْبِهِنَّ -

হে নবী। আপনি আপনার পত্নিগণকে, কন্যাগণকে এবং মুসলমানদের দ্বীদেরকৈ বলুন, তার। যেন 'জিলবাব' ব্যবহার করে। 'জিলবাব' সেই লখা চাদরকে বলা হয়, ফালারা, নারীর আপাদমন্তক আত্বত হয়ে যায়।

্ট্রন জরীর হ্যরত ইবনে আকাস (রা) থেকে 'জিলবাব' ব্যবহারের প্রকৃতি এই বর্গনা করেছেন যে, নারীর মুখমতল ও নাকসহ আপাদমন্তক এতে ঢাকা থাকবে

২৭---

এবং পথ দেখার জন্য কেবল একটি চক্ষু খোলা রাখ্যুব। এ আরাতের পূর্ণ তফসীর যথাস্থানে বর্ণিত হরে। এখানে যা উদ্দেশ্য তা বর্ণিত হয়ে গেছে।

প্রয়োজনের ক্ষেত্রে এরূপ পর্দাও ফিকাহবিদপ্রণের ঐকমত্যে জায়েয়। কিছু সহীত্ হাদীসর্মূহে এই পছা অবলমন করার উপুর কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে, যেমন সুগন্ধি ব্যবহার করে বের হবে না। শব্দ করে এমন অলংকার পরিধান করে বের হবে না, পথের কিনারা দিয়ে চলবে এবং পুরুষদের ভিড়ে প্রবেশ করবে না ইত্যাদি।

পর্লার তৃতীয় স্তর, যাতে ফিকাহ্বিদগণের মতন্তেদ রয়েছেঃ সেটা এই যে, সমস্ত দেহ আরত থাকবে, কিন্তু মুখ্মখল ও হাতের তালু খোলা থাকবে। যাঁরা মুখ্মখল ও হাতের তালু খোলা থাকবে। যাঁরা মুখ্মখল ও হাতের তালু খোলা থাকবে। যাঁরা মুখ্মখল ও হাতের তালু খারা। হ্যরত ইবনে আকাস থেকে তাই বর্লিত আছে। পক্ষাভরে যাঁরা বোরকা, চাদর ইত্যাদি খারা তফসীর করেন, তাঁরা এওলো খোলা নাজায়েয় মনে করেন। হ্যরত ইবনে মসউদ (রা) থেকে তা-ই বর্লিত আছে। যাঁরা জায়েয় বলেছেন, তাঁদের মতেও অনর্থের আশংকা না থাকা শর্ত। নারী-ক্রপের কেন্দ্র তার মুখ্মখল। তাই একে খোলা রাখার মধ্যে অনর্থের আশংকা না থাকা খুবই বিরল ঘটনা হবে। তাই পরিলামে সাধারণ অবস্থায় তাঁদের কাছেও মুখ্মখল ইত্যাদি খোলা জায়েয়নর।

ইবাম চতুদ্টারের মধ্যে ইমাম শাকেরী, মালেক, আহমদ ইবনে হারল—এই তিন জন প্রথম মহহাব অবলঘন করে মুখমঙল ও হাতের তালু খোলার কোন অবস্থাতেই অনুমতি দেন নি—অনর্থের আশংকা হোক বা না হোক। ইমাম আহম আৰু হানীকা (র) জনর্থের আশংকা না থাকার শর্তে বিতীয় মহহাব অবলঘন করেছেন। তবে প্রভাবতই শর্তটি অনুপস্থিত বিধার হানাকী কিকাহ্বির্প্তণ্ড বেগানা পুরুষের সাম্নে মুখমঙল ও হাতের তালু খোলার অনুমতি দেন নি। এখানে অনর্থের আশংকার নিষেধাজার বিধান সম্বিত হানাকী মহহাবের কয়েকটি রেওরায়েত উদ্ধৃত করা হচ্ছেঃ

ا علم انه لا ملازمة بين كونه ليس عورة وجواز النظر اليه نعل النظرمنوط لعدم خشية الشهوة مع انتفاء العورة ولذا حرم النظر الى وجهها ووجه الا مرد اذا شك ني الشهوة ولا عورة -

কোন আৰ ওপতালের অন্তর্জ না হলেই তার দিকে দৃশ্টিপাত করা জায়েষ হয়ে যাবে না। কেননা, দৃশ্টিপাতের বৈধতা কামভাব না হওয়ার উপর নির্ভরশীল, যদিও সেই অন্ত ওপতালের অন্তর্জুক নয়। এ কারণেই বেগানা নারীর মুখমওল অথবা কোন শমত্ববিহীন বালকের মুখমওলের দিকে দৃশ্টিপাত করা ছারাম যদি কামভাব হওয়ার আশংকা থাকে; অথচ মুখমওল ওপতালের অন্তর্জুক নয়।—(ফতহল কাদীর)

এ উদ্ভি থেকে কামভাবের আশংকার তক্ষসীরও জানা গেল যে, কার্যত কামপ্রবৃত্তি থাকা জক্ষরী নয়, বরং এরপ থারণা স্ভিট হওয়ার সন্দেহ থাকাই যথেচ্ট। এরপ
সন্দেহ থাকলে কেবল বেগানা নারীই নয়, বরং শমশুবিহীন বালকের মুখমওলের
দিকে দৃভিসাত করাও হারাম। ধারণা স্ভিট হওয়ার ব্যাখ্যা 'জামেউর রুম্মে' এই
করা হয়েছে যে, মনে ভার নিকটবর্তী হওয়ার প্রবৃত্তা স্ভিট হয়ে যাওয়া। বলা বাহল্য
মনে এডটুকু প্রবৃণ্ডা স্ভিট হবে না—এটা পূর্ববর্তী মনীষীগণের সময়কালেও বিরল
ছিল। হাদীসে আছে, একবার হ্বরত ক্ষমলকে জনৈকা নারীর দিকে তাকিয়ে থাকতে
দেখে রস্লুলাহ (সা) বহুজে তার মুখমওল জন্য দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। এটা
উপরোজ বিষয়ের উজ্জল প্রমাণ। সুতরাং বর্তমান জনর্থের যুগে কে এই আশংকা থেকে
মুক্ত আছে ?

नामजून जासन्या 'जूतथजी' এ বিষয়ে পূর্ণাत जालाहनात পর लেখন ह و هذا کله اذا لم یکی النظر عی شهو 8 تا ی کان یعلم انه ای نظر ا شنهی لم یحل له النظر الی شیئ منها

মুখমণ্ডল ও হাতের তালুর দিকে দৃল্টিপান্তের বৈধতা কেবল তখন—যখন কামভাব সহকারে দৃল্টিপাত না হয়। পক্ষান্তরে যদি সে জানে যে, মুখমণ্ডল দেখলে কুধারণা স্লিট হতে পারে, তবে তার জন্য নারীর কোন অঙ্গের দিকেই দৃল্টিপাত করা জায়েষ নয়।——(মবসূত)

वाहामा नामी 'तम्ल म्रणात' किणाद तायन :

فان خاف الشهوة أو شك امتنع النظر الى وجهها فحل النظر مقيدة

بعد م الشهوة و الا نحوام و هذا في زما نهم وا ما في زما نفا فمنع من

الشابة الا النظر لحاجة كقائل و شاهد يحكم و يشهد و ايضا قال في

شروط الصلوة و تمنع الشابة من كشف الوجة بين وجال لا لا نه عورة

بل لخوف الفتنة ـ

যদি কামভাবের আশংকা অথবা সন্দেহ হয়, তবে নারীর মুখনগুলের দিকে দৃশ্টিপাত করা নিষিদ্ধ হবে। কেননা, কামভাব না হওয়ার গতে দৃশ্টিপাত করা হালাল। এ শর্তাটি অনুপদ্ধিত হলে হারাম। এটা পূর্ববর্তীদের সময়কালে ছিল। কিন্তু আমাদের মুগে তো স্বাবস্থায় নারীর দিকে দৃশ্টিপাত করা নিষিদ্ধ; তবে কোন প্রায়ে দৃশ্টিপাত করা ভিন্ন কথা, যেমন বিচারক অথবা সাদ্ধী, যারা কোন ব্যাপারে নারী সম্পর্কে সাদ্ধ্য অথবা ফয়সালা দিতে বাধ্য হয়। নামাষের শর্তাবলী অধ্যায়ে বলা হয়েছেঃ যুবতী নারীদের বেগানা পুরুষদের সামনে মুখমগুল খোলা নিষিদ্ধ। এটা এ কারণে নয় যে, মুখমগুল খণতাঙ্গের জন্তর্ভুক্ত, বরুং অনর্থের আশংকার কারণে।

এই আলোচনা ও ক্লিকাত্বিদগণের মততেদের সার-সংক্ষেপ এই যে, ইমাম শাক্রেরী, মালেক ও আত্মদ ইবনে হাছল যুবতী নারীদের দিকে দৃণ্টিপাতকে অনর্থের কারণ মনে করে স্বাবস্থায় নিষিদ্ধ করেছেন—বাস্তবে অনর্থ হোক বা না হোক। শরীয়তের অনেক বিধানে এ নথীর পাওয়া যায়। উদাহরণত সফর অভাবত কণ্ট ও শ্রমের কারণ বিধায় সফরকেই কল্টের হলাভিষিত্ত করে দেওয়া হয়েছে। ফলে এখন সফরের উপরই রুখসতের বিধান নির্ভরশীল। যদি কোন ব্যক্তি সফরে মোটেই কল্টের সম্পুথীন না হয়, বরং নিজের বাড়ির চাইতেও আরামে থাকে তবুও নামাযের কসর ও রোযার রুখসত তাকে শামিল ক্রবে। অনুরাপভাবে নিরায় মানুষ বেখবর থাকে। ফলে অভাবতই বায়ু নিঃসরণ হয়ে যায়। এমন নিরাকেই বায়ু নিঃসরণের হলাভিষিত্ত করে দেওয়া হয়েছে। এখন কেউ নিরা গেলেই তার ওয়ু ভেলে যাবে—বাস্তবে বায়ু নিঃসরণ হোক বা না হোক।

কিন্ত ইমাম আবু হানীকা (র) নারীর মুখমণ্ডল ও হাতের তালু খোলাকে অনর্থের ছলাভিষিক্ত করেন নি, বরং বিধান এর উপর নির্ভরশীল রেখেছেন যে, যে ক্লেছে নারীর নিকটবর্তী হওয়ার প্রবণতার আশংকা অথবা সন্তাবনা থাকবে, নারীর প্রতি দৃশ্টিপাত করা নিষিদ্ধ হবে এবং যেখানে এরাপ সন্তাবনা নেই সেখানে জায়েষ হবে। কিন্ত পূর্বেই বলা হয়েছে যে, বর্তমান যুগে এরাপ সন্তাবনা না থাকা বিরল। তাই পরবর্তী হানাকী কিকাহবিদগণও অবশেষে ইমামন্বরের অনুরাপ বিধান দিয়েছেন; অর্থাৎ যুবতী নারীর মুখমণ্ডল ও হাতের তালুর দিকে দৃশ্টিপাত করা নিষিদ্ধ।

সারকথা এই দাঁড়াল যে, এখন ইমাম চতুল্টয়ের ঐকমত্যে পর্দার ভৃতীয় স্বর অর্থাৎ বােরকা, চাদর ইত্যাদি ধারা সমগ্র দেহ আবৃত করে কেবল মুখমগুল ও হাত খােলা রেখে পুরুষের সামনে আসা নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। ফলে বর্তমানে পর্দার কেবল প্রথমােজ দুই স্বরই অবশিল্ট আছে—এক. নারীদের পৃহের অভ্যন্তরে থাকা, বিনা প্রয়োজনে বাইরে বের না হওয়া। দুই. বােরকা ইত্যাদি পরিধান করে বের হওয়া—প্রয়োজনের সময়ে ও প্রয়োজন পরিমাণে।

মাস'জালাঃ পর্দার উদ্ধিখিত বিধানাবলীতে কিছু ব্যতিক্রমও রয়েছে। উদাহ রণত মাহরাম প্রুষ পর্দার আওতা বহির্ভূত এবং অনেক র্ক্ষা নারীও পর্দার সাধারণ বিধান থেকে কিঞ্চিত বাইরে। এওলোর বিবরণ কিছুটা সূরা নূরে বণিত হয়েছে এবং কিছুটা সূরা আহ্যাবের ব্যতিক্রম সম্বলিত আয়াতে পরে বর্ণনা করা হবে।

اِنَّ اللهُ وَمُلَيِّكُتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا يُهَا الَّذِيْنَ امْنُوا صَلُوا عَلَى النَّبِيِّ يَا يَهُا الَّذِيْنَ امْنُوا صَلُوا عَلَيْهِا وَسَلِمُوا تَسْدِيْهَا وَ

<sup>(</sup>৫৬) জারাহ্ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি রহমত প্রেরণ করেন। হে মু'মিন-গণ! তোমরা নবীর জন্য রহমতের তরে দোয়া কর এবং তাঁর প্রতি সালাম প্রেরণ কর।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চর আল্লাহ্ ও তাঁর ফেরেশতাগণ পরগল্বর (সা)-এর প্রতি রহমত প্রেরণ করেন। হে মু'মিনগণ। তোমরাও তাঁর জন্য রহমতের দোয়া কর এবং খুব সালাম প্রেরণ কর ( থাতে তোমাদের তাঁর প্রতি ভক্তি প্রদর্শনের কর্তব্য পালিত হয় )।

# প্রানুবসিক ভাতব্য বিষয়

এর পূর্ববর্তী আরাতে রস্কুলাহ্ (সা)-র কৃতিপয় বৈশিল্টা ও ছাত্তরা উদ্বিধিত হয়েছিল এবং প্রসক্তমে নবী-পদ্নিগণের পূর্দার বিষয় আলোচিত হয়েছিল। এর পরেও পর্দার কিছু বিধান বণিত হবে। মাঝখানে সেই বিষয়ের আদেশ দেয়া হয়েছে, যার জন্য এসব বৈশিল্টা ও ছাত্তরা দান করা হয়েছে এবং তা হচ্ছে রস্কুল্লাহ্ (সা)-র মাহাছা প্রকাশ এবং তার সম্মান, মহকাত ও আনুগত্যের প্রতি উৎসাহ দান।

আয়াতের আসল উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদেরকে রস্লুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি দর্মদ ও সালাম প্রেরণ করার আদেশ দান করা। কিন্তু তা এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, প্রথমে আলাহ্ বয়ং নিজের ও তাঁর ফেরেশতাগণের দর্মদ পাঠানোর কথা উল্লেখ করেছেন। অতঃপর সাধারণ মুশমনগণকে দর্মদ প্রেরণ করার আদেশ দিয়েছেন। এতে তাঁর মাহাত্ম্য ও সম্মানকে এত উচ্চে তুলে ধরা হয়েছে যে, রসূল (সা)-এর শানে যে কাজের আদেশ মুসলমানদেরকে দেওয়া হয়, সে কাজ বয়ং আলাহ্ ও তাঁর ফেরেশতা-গণও করেন। অতএব যে মুশমিনগণের প্রতি রস্লুল্লাহ্ (সা)-র অনুগ্রহের অন্ত নেই, তাদের তো এ কাজে খুব যম্বান হওয়া উচিত। এ বর্ণনাভঙ্গীর আয়ও একটি উপকারিতা এই যে, এতে করে দর্মদ ও সালাম প্রেরণকারী মুসলমানদের একটি বিরাট ল্রেছ প্রমাণিত হয়েছে। কেন্না আলাহ্ তালেলা তাদেরকে এমন এক কাজে শ্রীক করে নিয়েছেন, যা তিনি নিজেও করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণও।

সালাত ও সালামের অর্থ ঃ আরবী ভাষায় সালাত শব্দের অর্থ রহমত, দোয়া, প্রশংসাকীর্তন। আয়াতে আয়াহ, তা'আলার প্রতি যে সালাত সম্পূক্ত করা হয়েছে এর অর্থ তিনি রহমত নাখিল করেন। 'ফেরেশতাগণ সালাত প্রেরণ করেন' কথার অর্থ তাঁরা রস্লুয়াহ্ (সা)-র জন্য রহমতের দোয়া করেন। আয় সাধারণ মু'মিনদের তরক থেকে সালাতের অর্থ দোয়া ও প্রশংসাকীর্তনের সমন্টি। তফসীরবিদগণ এ অর্থই লিখেছেন। ইমাম বুখারী আব্ল আলিয়া থেকে বর্ণনা করেন যে, আয়াহ্ তা'আলার সালাতের অর্থ রস্লুয়াহ্ (সা)-এর সম্মান ও ফেরেশতাগণের সামনে প্রশংসাকীর্তন করা। আয়াহ্র পক্ষ থেকে রস্লুয়াহ্ (সা)-র সম্মান দুনিয়াতে এই যে, তিনি তাঁর নাম সমুমত করেছেন। ফলে আয়ান, ইকামত ইত্যাদিতে আয়াহ্র নামের সাথে সাথে তাঁর নামও শামিল করে দিয়েছেন, তাঁর ধর্ম পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন, প্রবল করেছেন, তাঁর শরীয়তের কাজ কিয়ামত পর্যন্ত অরাহত রেখেছেন এবং তাঁর শরীয়তের

হিকাষতের দায়িত নিজে গ্রহণ করেছেন।—পক্ষাত্তরে পরকালে তাঁর সম্মান এই যে, তাঁর ছান সমগ্র স্পিটর উথের রেখেছেন এবং যে সময় কোন পর্গত্তর ও কিরেশতার সুপারিশ করার ক্ষমতা থাকবে না, তখনও তাঁকে সুপারিশের ক্ষমতা দিয়েছেন, যাকে 'মাকামে-মাহম্দা' বলা হয়।

এই অর্থদৃল্টে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, হাদীস অনুষায়ী দরাদ ও সালামে রসূলুরাহ (সা)-এর সাথে তাঁর বংশধর ও সাহাবীগণকেও শামিল করা হয়। কডিছিই আরাহ্র সম্মান ও প্রশংসাকীর্তনে তাঁর সাথে অন্যকে কিরাপে শরীক করা যায়? এর জওয়াব রাহল মা'আনী ইত্যাদি কিতাবে এই দেওয়া হয়েছে যে, সম্মান ও প্রশংসাকীর্তনের অনেক ভার রয়েছে। তল্মধ্যে সর্বোচ্চ ভার রসূলুরাহ (সা) লাভ করেছেন এবং এক ভারে বংশধর, সাহাবী এবং সাধারণ মু'মিনগণও শামিল রয়েছেন।

একটি সন্দেহের জওয়াবঃ এক. সালাত শব্দ দারা একই সময়ে একাধিক অর্থ রহমত, দোয়া ও প্রশংসা নেওয়াকে পরিভাষায় 'ওম্মে মুশতারিক' বলা হয়, যা কারও কারও মতে জায়েষ নয়। কাজেই এ ছলে 'সালাত' শব্দের এক অর্থ নেওয়াই সঙ্গত অর্থাৎ রসূলুয়াহ্ (সা)-র সম্মান, প্রশংসা ও ওভেচ্ছা। অতঃপর এটা আয়াহ্য় পক্ষ থেকে হলে এর সারমর্ম হবে রহমত, কেরেশতাগণের পক্ষ থেকে হলে দোয়া ও ইভিগকার এবং সাধারণ মু'মিনগণের তরক থেকে হলে দোয়া, প্রশংসা ও সম্মানের সম্পিট অর্থ হবে।

সালাম' শব্দটি ধাতু, এর অর্থ সালামত ও নিরাপতা। এর উদ্দেশ্য ছুটি, দোষ ও বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকা। 'আসসালামু আলায়কা' বাক্যের অর্থ এই যে, দোষছুটি বিপদাপদ থেকে নিরাপতা আপনার সদী হোক। আরবী ভাষার নিরমানুষায়ী এটা এটি অব্যয় ব্যবহারের স্থান নয়। কিন্তু প্রশংসার অর্থ শামিল থাকার কারণে তারী অব্যয় যোগে স্থিত অথবা ক্রিটি বলা হয়।

কেউ কেউ এখানে 'সালাম' শব্দের অর্থ নিয়েছেন আলাহ্র সভা। কেননা, এটা তাঁর সুন্দরতম নামসমূহের অন্যতম। অতএব 'আসসালামু আলায়কুম' বাক্যের অর্থ এই হবে যে, আলাহ্ আপনার হিফাযত ও দেখাশোনার যিত্যাদার।

দর্মদ ও সালামের গছতি ঃ হাদীসের সকল কিতাবে বর্ণিত এক হাদীসে হ্যরত কা'ব ইবনে আজরা (রা) বরেন ঃ (আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হলে) এক ব্যক্তি রস্তুরুরাহ্ (সা)-কে বলল, আয়াতে বর্ণিত দুটি বিষয়ের মধ্যে সালামের পছতি আমরা জানি এবং তা হচ্ছে السلام عليك النبي عليك النبي বলা। কিন্তু সালাত তথা দরদের নিরম আমরা জানি না। এটা বলে দিন। তিনি বললেন ঃ দর্মদের জন্য তোমরা এক্ষাঙ্লো বলবেঃ

#### অন্যান্য রেওয়ায়েতে আরও কিছু বাক্য বর্ণিত আছে।

সাহাকারে কিরামের প্রদ্ধ করার কারণ সন্তবত এই ছিল যে, সাল্লাম করার পদ্ধি তাদেরকে নামাযের তাশা হৃহদে পূর্বেই শেখানো হয়েছিল এবং তা ছিল—
র্মানি তারা নিজেরা বাক্য রচনা পছন্দ করেন নি, বরং স্বরং রসূরুলাহ্ (সা)-কে
জিভাসা করে এর ভাষা ঠিক করেছেন। এ কারণেই নামাযে এ ভাষারই দরাদ পাঠ
করা হয়। কিন্তু এটা অপরিবর্তনীয় নর। কেননা, স্বরং রসূরুলাহ্ (সা) থেকে দরাদের
বিভিন্ন ভাষা বর্ণিত আছে। দরাদ ও সালামের শব্দ সম্বলিত যে কোন ভাষার এ
আদেশ পালিত হতে পারে। সেই ভাষা হক্ত রসূরুলাহ্ (সা) থেকে বর্ণিত হওয়াও
জক্ষরী নয়। বরং যে কোন বাক্যে দরাদ ও সালাম ব্যক্ত করা হলে আদেশ প্রতিপালিত ও দরাদের সভরাব হাসিল হরে যায়। তবে রসূরুলাহ্ (সা) থেকে বর্ণিত বাক্যে
দরাদ পাঠিকরা ইলে যে অধিক বর্মকত ও সওয়াবের কারণ হবে, তা বলাই বাহল্য।
তাই সাহাবারে কিরাম তাঁর কাছেই দরাদের ভাষা জিভাসা করেছিলেন।

মাস'জালা ঃ নামাযের বৈঠকে উপরে বর্ণিত ভাষায় চিরকাল দরদে ও সালাম পাঠ করা সুনত। নামাযের বাইরে রসূলুলাত (সা)-কে সম্বোধন করা হলে বিলা সাহার বাইরে রসূলুলাত (সা)-কে সম্বোধন করা হলে তার জীবদ্দায় তাই বলা হত। তার ওফাতের পর পবিল রওষার সামনে সালাম আর্য্য করা হলেও বিলা হত। বলা সুন্নত। এতব্যতীত অনুপন্থিত ক্ষেত্রে দরদে ও সালাম পাঠ করা হলে এ সম্বর্কে সাহারী, তাবেয়ী ও ইমামগণ থেকে অনুপন্থিত পদব।চ্যের ব্যবহার বর্ণিত আছে র ব্যবহার বর্ণিত আছে বিশ্বা হার।

দরাদ ও সালাগের এই পদ্ধতির রহস্য ঃ দরাদ ও সালামের যে পদ্ধতি রস্তুলাহ (সা)-এর উজি ও কর্ম দারা প্রমাণিত আছে, তার সারকথা এই যে, আমরা সব মুসলমান তাঁর জন্য আলাহ্র রহমত ও নিরাপতার দোরা করব। এখানে প্রন্ন হয় যে, আরাতের উদ্দেশ্য ছিল আমারা বারং তাঁর প্রতি সম্মান ও সম্মান প্রদর্শন করব। কিন্ত এর পদ্ধতি এই বলা হয়েছে যে, আমরা আলাহ তা আলার কাছে দোরা করব। এতে ইলিত রয়েছে যে, রস্লুলুলাহ্ (সা)-এর পুরোপুরি সম্মান ও আনুগত্য করার সাধ্য আমাদের নেই। তাই দোরা করাই আমাদের জন্য জরুরী করা হয়েছে।——(রহেল মা আনী)

দক্ষদ ও সালামের বিধানাবলী ঃ নামাযের শেষ বৈঠকে দরাদ পাঠ করা সকলের মতে সুষতে মোরাক্সাদাত্। ইমাম শাফেরী ও আহমদ ইবনে হাছলের মতে ওয়াজিব।

মাস'জালা ঃ অধিকাংশ ইমাম এ বিষয়ে একমত যে, কেউ রস্লুলাহ (সা)-এর নাম উল্লেখ করলে অথবা ওনলে দরাদ পাঠ করা ওয়াজিব হয়ে যায়। কেননা, হাদীসে এরাপ কেলে দরাদ পাঠ না করার কারণে শান্তিবাদী বর্ণিত আছে। তির্রমিয়ীর এক রেওয়ায়েতে রস্লুলাহ (সা) বলেন ঃ يُصَلُ عَلَى الله অর্থাৎ সেই ব্যক্তি অপমানিত হোক, যার সামনে আমারনাম উচ্চার্থ করা হলে দরাদ পাঠ করেনা।

অনা এক হাদীসে আছে : لبخیل می ذکرت عند لا فلم یصل علی ।
—সেই ব্যক্তি রুপণ, যার কাছে আমার নাম উচ্চারণ করা হলে দরাদ পাঠ করে না।

- ০ একই মজলিসে বারবার নাম উচ্চারিত হলে একবার দরদে পাঠ করলেই ওয়াজিব আদায় হয়ে য়য়। কিন্ত প্রত্যেক বার পাঠ করা মুন্তাহাব। মুন্তাহ্দিসসগই সর্বাধিক রসূলুলাহ (সা)-র নাম উচ্চারণ করতে পারেন। কারণ, হাদীস চর্চাই তাঁদের সার্বন্ধনিক কাজ। এতে বার্বার রসূলুলাহ (সা)-র নাম আসে। তাঁরা প্রহারে বার দরদে ও সালাম পাঠ করেন ও লেখেন। সমস্ত হাদীস গ্রন্থ এর সাক্ষ্য দেয়। বার বার দরদে ও সালাম লিপিবদ্ধ করলে কিতাবের পৃষ্ঠা সংখ্যা বেড়ে য়াবে—তাঁরা এ বিবয়েরও পরওয়া করেন নি। অধিকাংশ ছোটখাই হাদীসে দু'এক লাইনের পরে এবং কোথাও কোথাওএক লাইনেই একাধিক বার রসূলুলাহ (সা)-র নাম আসে। কিন্ত হাদীসবিদগণ কোথাও দরদেও ও সালাম বাদ দেন নি।
- ০ মুখে নাম উচ্চারণ করনে ষেমন দরদ ও সালাম ওয়াজিব, তেমনি কলমে জেখার সময়ও দরদ ও সালাম লেখা ওয়াজিব। এ কৈয়ে সংক্রেপে সা' লেখাও যথেক্ট নয়। সম্পূর্ণ দরদ ও সালাম লেখা বিধেয়।
- ০ দর্দে ও সালাম উভরটি পাঠ করাই উভ্যাও মুভাহাব। কিন্তু কেউ উভরের মধ্য যে কোন একটি পাঠ করলে অধিকাংশ ফিকাহবিদের মতে তাতে কোন গোনাহ নেই। ইমাম নভভী একে মকরহ বলেছেন। ইবনে হাজার হারসমীর মতে এর অর্থ নাকরহ তান্যিহী । অঞ্জিমগণ উভরটিই পাঠ করেন এবং মাঝে যাঝে যে কোন একটিও পাঠ করেন।

পরসমরপণ বাতীত কারও জন্য সালাত তথা দরলদ বাবহার করা অধিকাংশ
আলিমের মতে বৈধ নয়। ইমাম বারহাকী হ্য়রত ইবনে আব্বাসের এই ফভোয়া
বর্ণনা করেছেন;

لا يصلى على الحد الاعلى النبي مثلى الله عليه و سلم لكن يدعي. للمسلمين و المسلمات بالاستغفار

ইমাম শাফেরী বলেন, নবী ব্যতীত অপ্রের জন্য সালাত ব্যবহার করা মকরত্। ইমাম আষমের ম্যহাবও তাই। তবে রস্লুলাহ্ (সা) এবং সাথে তাঁর বংশ্ধর সাহাবী অথবা মু'মিনগণকে শরীক করায় কোন দোষ নেই।

ইমাম জ্ওরাইনী (র) বলেন, সালাতের ন্যায় সালামও নবী বাতীত অপরের জন্য ব্যবহার করা জারেষ নয়। তবে কাউকে সন্তামণের সময় বিশিষ্টি বলা জারেষ ও সুনত। কিন্তু নবী ব্যতীত কোন অনুপছিত ব্যক্তির নামের সাথে আলামহিস্ সালাম বলা জারেষ নয়।—(খাসারেসে-কুবরা)

কাজী আয়ায বলেন, অনুসন্ধানী আলিমগণের মতে এবং আমার মতেও এটাই টিক। ইমাম মালেক, সুফিয়ান প্রমুখ ফিকাহ্বিদ তা-ই অবলম্বন করেছেন। তাঁদের মতে দরাদ ও সালাম প্রসম্বরগণের বৈশিষ্ট্য—অপরের জন্য জারেই নর , যেমন সোবহানাহ তা'আলা ইত্যাদি শব্দ আলাহ্র বৈশিষ্ট্য। সাধারণ মুসলমানদের জন্য ক্ষমা ও সন্তিটির দোয়া করা উচিত , যেমন কোরআনে সাহাবায়ে কিরাম সম্পর্কে ১০০০ তি তা তালাহ্রেছে।—(রাহল-মা'আনী)

اِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ الله وَرَسُولُهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي اللَّهُ نَبِا وَ اللهِ اللهُ فَي اللَّهُ فَيَا وَ اللهِ عَنَهُمُ اللهُ فِي اللَّهُ فَي اللهُ اللهُ فَي اللهُ الللهُ اللهُ الل

**设施** 一等。《四

<sup>(</sup>৫৭) যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রস্কুকে কল্ট দের, আল্লাহ্ তাদের প্রতি ইহকালে ও পরকালে অভিসম্পাত করেন এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন অবমাননাকর শান্তি। (৫৮) জারা বিনা অপরাধে মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদেরকে কল্টা দের, তারা মিখ্যা অপ্রাদে ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা বৃহন করে।

### তকসীরের সার-সংক্রেপ

নিশ্চর যারা আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রসূল (সা)-কে (ইচ্ছাপূর্বক) কণ্ট দৈয়, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতি ইহকালে ও পরকালে অভিসম্পাত করেন এবং তাদের জন্য অবমাননাকর শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। (এখনিজাবে) যারা মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদেরকে কোন (শান্তিযোগ্য) অপরাধ করা ব্যতীতই কণ্ট দেয়, তারা মিখ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা (নিজেদের পিঠে) বহন করে (অর্থাৎ ক্লার মাধ্যমে কণ্ট দিলে তা মিখ্যা অপবাদ এবং কর্মের মাধ্যমে কণ্ট দিলে তা প্রকাশ্য পাপ)।

### আনুষ্ঠিক ভাতব্য বিষয় 💎 😁

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মুসলমানদেরকে সেসব কাজকর্মের ব্যাপারে হঁশিয়ার করা হয়েছিল, যেওলো রসূলুলাহ্ (সা)-র জন্য কল্টদায়ক। কিছু সংখ্যক মুসলমান অভতা অথবা অনবধানতাবশত অনিচ্ছাকৃতভাবে এ ধরনের কাজকর্মে লিণ্ড হত, যেমন দাওয়াত ব্যতিরেকেই তাঁর গৃহে চলে যাওয়া অথবা দাওয়াতের নির্দিণ্ট সময়ের অনেক আগে এসে বসে থাকা অথবা খাওয়ার পর পারস্পরিক কথাবার্তায় মশঙল হয়ে বিলম্ব করা ইত্যাদি। এসব কাজের ব্যাপারে

ु अाग्रात र निशात कता रात्रिक । ﴿ اللَّهُ خُلُوا لِيُبُونَ النَّبِي

এসব কণ্ট অনিছায় ও অনবধানতাবশত হয়ে যেত। তাই এ ব্যাপারে কৈবল হঁশিয়ার করাকেই যথেণ্ট খনে করা হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য আয়াতসমূহে সেই কণ্টের উল্লেখ করা হয়েছে, মাইসলামের শন্ত্রু কাফির ও মুনাফ্লিকদের পক্ষ থেকে ইচ্ছাপূর্বক রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেওয়া হত। এ কারণেই তফ্সীরের সার-মংক্লেপে এ ছলে ইচ্ছাপূর্বক মন্দিটি বাড়ানো হয়েছে। এতে দৈহিক নির্মাত্তমও দাখিল আছে, বা বিভিন্ন সময়ে কাফিরদের হাতে তিনি ভোগ করতেন এবং আত্মিক কণ্টও দাখিল আছে, যা বিদ্যুপ, ঘোষারোপ ও নবী-সন্ধিগণের প্রতি মিখ্যা অগবাদ আরোপ করে তাঁকে দেওয়া হত। এই ইচ্ছাপূর্বক কণ্টদানের কারণে অভিসম্পাত এবং কঠোর শান্তিবাণীও ভায়াতে উল্লিখিত হয়েছে।

আরাতের ওরতে জালাহ্ তা'আলাকে কল্টদানের কথা বলা হয়েছে। এর অর্থ এমন কাজকর্ম করা ও কথাবার্তা বলা, যা স্থভাবত মর্মসীড়ার কারণ হয়ে থাকে। আলাহ্ তা'আলার পবিল্ল সভা প্রভাব প্রহণজনিত সকল ক্রিয়ার উধের। তাঁকে কল্ট দেওয়ার সাধ্য কারও নেই। কিন্তু স্বভাবত পীড়াদারক কাজকর্মকে এখানে পীড়া ও কল্ট বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। এখানে আল্লাহ্কে কল্ট দেওয়ার উদ্দেশ্য কি, এ ব্যাপারে তর্কসীরবিদগণের মধ্যে মহাডেদ আছে। কেউ কেউ বলেন, এখানে কল্ট দেওয়ার অর্থ এমন কাজকর্ম ও কথাবার্তা, যেওলো সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সা) মৌথিকভাবে ব্যক্ত করেছেন যে, এসব কাজ আল্লাহ্ তা'আলার কল্টের কারণ হয়। উদাহরণত বিপদাপদের সময় মহাকালকে গালমন্দ দেওয়া। প্রকৃতপক্ষে সবকিছুর কর্তা আল্লাহ্ তা'আলা। কিন্ত কাফিরয়া মহাকালকে কর্তা মনে করে গালি দিত। ফলে এই গালি আসল কর্তা পর্যন্তই পৌছত। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, প্রাণীদের চিন্ত নির্মাণ করা আল্লাহ্ তা'আলার কল্টের কারণ। সূতরাং আয়াতে আল্লাহ্কে কল্ট দেওয়ার অর্থ এ ধরনের কথাবার্তা ও কাজকর্ম করা।

অন্য তক্ষসীরবিদগণ বলৈন, এখানে প্রকৃতপক্ষে রস্লুছাহ্ (সা)-র কণ্ট প্রতিরোধ করা এবং এর জন্য শান্তিবাণী বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। কিন্তু আয়াতে রস্লের কণ্টকে আয়াহ্র কণ্ট বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। কেননা রস্লুকে কণ্ট দেওয়া প্রকৃত-পক্ষে আয়াহ্কে কণ্ট দেওয়া। এ সম্পর্কিত একটি হাদীস পরে উল্লেখ কর্মীহবে। কোরআন পাকের পূর্বাপর বর্ণনাদ্দেটও এই তক্ষসীরটি অগ্রপণা মনে হয়। কারণ পূর্বেও রস্লের কণ্ট বর্ণিত আছে এবং পরেও তাই বর্ণিত হবে। রস্লুছাহ্ (সা)-র কণ্টই যে আয়াহ্ তা'আলার কণ্ট, একখা আবদুর রহমান ইবনে মুগাক্ষকাল মুমানী (রা)-র নিশ্নোক্ত রেওয়ায়েত ভারা প্রমাণিত হয়ঃ

تال رسول الله صلى الله صليه وسلم الله الله في اصحابي الانتخذ وهم غرضا من بعدى نمن احبهم نبحبي احبهم ومن ابخفهم ومن انا في ومن اذا في ومن اذا في ومن اذا في فقد اذا في ومن اذا في الله يوشك ان يا خذ -

রসূলুরাহ্ (সা) বলেন, আমার সাহাবীদের ব্যাপারে ভৌমরা আরাহ্কে ভয় কর। আমার পরে তাদেরকে সমালোচনার লক্ষ্যছলে পরিণত করো না। কেননা, যে ব্যক্তি তাদেরকে ভালবাসে, সে আমার ভালবাসার কারণে তাদেরকে ভালবাসে আর যে তাদের সাথে শরুতা রাখে, সে আমার সাথে শরুতা রাখার কারণে শরুতা রাখে। যে তাদেরকে কল্ট দেয়, সে আমাকে কল্ট দেয়, যে আয়াহ্কে কল্ট দেয়, সে আয়াহ্কে কল্ট দেয়, যে আয়াহ্কে কল্ট দেয়, আয়াহ্কে কল্ট দেয়, আয়াহ্কে কল্ট দেয়, আয়াহ্কে কল্ট দেয়, আয়াহ্কি কর্বেন।—(মাহ্লারী)

এই হাদীস থেকে জানা গেল যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কল্টের কারণে আলাহ্ তা'আলার কল্ট হয়। অনুরাপভাবে আরও জানা গেল যে, কোন সাহাবীকে কল্ট দিলে অথবা তাঁর প্রতি ধৃল্টতা প্রদর্শন করলে রসূলুলাহ্ (সা)-র কল্ট হয়।

এক রেওরায়েতে বলা হয়েছে যে, আলোচ্য আরাতটি হযরত আয়েশা (রা)—র প্রতি মিথ্যা কলংক আরোপের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত **ই**বনে অবিবাস রো) বর্ণনা করেন, হ্যরত আয়েশা (রা)-র প্রতি মিথ্যা কলংক আরোপের দিন-ভলোতে আবদুরাহ ইবনে উবাই মুনাফিকের গৃহে কিছু লোক সমবেত হয়ে এই অপবাদ প্রচার ও প্রসারিত করার কথাবার্তা বলত। তখন রস্লুলাহ্ (সা) সাহাবায়ে কিরামের কাছে অভিযোগ পেশ করে বলেন ঃ লোকটি আমাকে কল্ট দেয়।
——(মাহহারী)

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, হযরত সঞ্চিয়্যা (রা)-র সাথে বিবাহের সময় কিছুসংখ্যক মুনাফিক বিদ্রুপ করায় আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। সঠিক কথা এই য়ে, রসূলুছাহ্ (সা)-র জন্য কল্টদায়ক প্রত্যেকটি বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতটি নামিল হয়েছে। এতে হয়রত আয়েশা (রা)-র প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ এবং হয়রত সফিয়্যা (রা)-র বিবাহের কারণে বিদ্রুপ ও দোষারোপ সবই দাখিল আছে। এ ছাড়া সাহাবায়ে-কিরামকে মন্দ বলাও এর অন্তর্ভুক্ত।

শ্বসূলুরাহ্ (সা)-কে যে কোন প্রকারে কণ্ট দেয়া কুফরীঃ যে ব্যক্তি রসূলুরাহ্ (সা)-কে কোন প্রকার কণ্ট দেয়, তাঁর সভা অথবা ভণাবলীতে প্রকাশ্য অথবা ইরিতে কোন দোষ বের করে, সে কাফির হয়ে যায়। আলোচ্য আয়াতদৃশ্টে তার প্রতি আয়াহ্ তা আলার অভিসম্পাত ইহকালেও হবে এবং প্রকালেও।—(মাষহারী)

বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, যে কোন একজন মুসলমানকে কল্ট ও মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হারাম—যদি তারা আইনত এর যোগ্য না হয়। সাধারণ মুসলমান-দের ক্ষেত্রে এ কথাটি যুক্ত করার কারণ এই যে, তাদের মধ্যে কারও কোন অপকর্মে জড়িত হওয়ারও আশংকা আছে, যার প্রতিফল বরাপ তাকে কল্ট দেওয়া শরীয়তের আইনে জায়েয়। প্রথম আয়াতে আলাহ ও রসূলকে কল্ট দেওয়ার ব্যাপার ছিল। তাই তাতে উপরোক্ত শর্ত যুক্ত করা হয়নি। কারণ সেধানে কল্ট দান বৈধ হওয়ার কোন স্ভাবনাই নেই।

कान मूजनमानक मतीत्रक्रणमण कांत्रण वाणित्तक कण्डे मिश्रा श्राह्म श्राह्म श्राह्म वालित्तक कण्डे मिश्रा श्राह्म श्राह्म النَّدُ يُن وُن وُنَ الْمُوْمِنَفُن الْمِ الْمُوْمِنِفُنَ الْمِ الْمُوَّمِنِفُنَ الْمِ الْمُوْمِنِفُنَ الْمِ الْمُوْمِنِفُنَ الْمِ الْمُوْمِنِفُنَ الْمِ اللهِ الل

المسلم من سلم المسلمو ن من لسا نه و يده و المؤ من ا منه الناس على د ما گهم و ا مو ا لهم \_

কেবল সে-ই মুসলমান, যার হাত ও মুখ থেকে অন্য মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে, কেউ কল্ট পায় না। কেবল সে-ই মুমিন, যার কাছ থেকে মানুষ তাদের রক্ত ও ধনসম্পদের ব্যাপারে নিরুষেগ থাকে।——(মাষহারী)

عَابُهُا النَّبِيُ قُلُ لِآزُوا جِكَ وَبَنْتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُكُونِينَ عَلَيْهِنَ مِنْ جَلَا بِيُوفَى اللّهُ عَفُورًا وَمُنْ جَلَا بِيُوفَى اللّهُ عَفُورًا وَمُنْ عَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا وَمُنْ فَلُو بِهِمْ مَّرَضَّ وَالْمُهُوفُونَ وَالّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضَّ وَالْمُهُوفُونَ وَالّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضَّ وَالْمُهُوفُونَ وَالّذِينَ فِي اللّهِ يَنْ اللّهِ فَي اللّهِ اللّهُ عَلَيْلًا فَي اللّهِ فِي اللّهِ فَي اللّهِ فَي اللّهِ فَي اللّهِ فَي اللّهِ فِي اللّهِ فِي اللّهِ فِي اللّهِ فِي اللّهِ فِي اللّهُ فِي اللّهِ فَي اللّهِ فَي اللّهِ فَي اللّهِ فَي اللّهِ فِي اللّهِ فَي اللّهِ فَي اللّهِ فَي اللّهِ فَي اللّهِ فَي اللّهُ عَلْهُ اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ فَي اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ الللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَاللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللللللّ

(৫৯) হে নবী ! ভাগনি ভাগনার গত্তিগগকে ও কন্যাগগকে এবং মুখিনদের দ্রীগগকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে নের। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্তাক্ত করা হবে না। ভালাহ্ ক্রমাশীল, পরম দরালু (৬০) মুনাফিকরা এবং ঘাদের ভবেরে রোগ ভাছে এবং মদীনায় ওজব রটনাকারীরা বাদ বিরত না হয়, তবে ভামি ভবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে ভাগনাকে উভেজিত করব। ভতপর এই শহরে ভাগনার প্রতিবেশী ভালই থাকবে। (৬১) ভাজিশপত ভবছার তাদেরকে সেখানেই গাওয়া ঘাবে, ধরা হবে এবং প্রাণে বধ করা হবে। (৬২) যারা পূর্বে ভতীত হয়ে গেছে, তাদের ব্যাগারে এটাই ছিল ভালাহ্র রীতি। ভাগনি ভালাহ্র রীতিতে কখনও পরিবর্তন গাবেন না।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

ত্র পরগমর। আপনি আপনার পদ্বিগপকে, কন্যাগপকে এবং মুসলমানদের ত্রীগণকেও কর্ন, তারা যেন তাদের (মুখমগুলের) উপরে তাদের চাদেরের কিরদংশ টেনে নের। এতে তাদেরকে তাড়াতাড়ি চেনা যাবে। ফলে তাদেরকে উদ্ভাক্ত করা হবে না (অর্থাৎ কোন প্রয়োজনে বাইরে যেতে হলে তারা ফেন চাদক্ক দ্বারা দ্বারা ও মুখমগুল আরত করে নের। সূরা নুরের শেষভাগে ত্রি ত্রু তারা তারা আরতে এর তফসীর রেওয়ায়েত দারা করা হয়েছে। দাসীদের জন্য মাধা আদতে সভরের অন্তর্ভু তা নর এবং মুখমগুল খোলার ব্যাপারে তারা আধীন নারীদের অপেক্ষা অধিক সুবিধা প্রাণ্ডা। এর কারণ এই যে, তারা প্রভুর আদেশ পালনে নিয়েজিত থাকে। তাই কাজকর্মের জন্য তাদের বাইরে যাওয়ার এবং মুখমগুল খোলার প্রয়োজন বেশি। সুতরাং নারীরা এয়প বাইরে যেতে বাধ্য নয়। দুল্ট লোকেরা আধীন নারীদেরকে

ভাদের পারিবারিক প্রতিগত্তি ও শক্তির কারণে উত্যক্ত করার সাহস করত না। ভারা কেবল দাসীদেরকেই উভ্যক্ত করত। মাঝে মাঝে দাসী ব্রমে স্বাধীন নারীদেরকেও উত্যকৃ করা হত। ভাই আলোচ্য আয়াত স্বাধীন নারীদেরকে দাসীদের থেকে স্তুত্ত করার জন্য এবং তাদের মাথা ও ঘাড় সতরের অন্তর্ভু*ত* হওয়ার জন্যও নবী-भन्नो, कन्।। ७ **आधार्म्म मूजनमान**एम्ब जीएम्बरक जाएन मिस्सार, जोता यन नहां नामस्त আরত হয়ে বের হয়। চাদরটি মাধার কিছু নিচে মুখমগুলের উপর লটকিয়ে নেবে; ষাকে ছোমটা-দেওয়া বলা হয়। এই আদেশের কারণে শরীয়তসম্মত পর্দার আদেশও পালিত হয়ে মাবে এবং খুব সহজে দুল্ট লোকদের কবল থেকে হিফাষতও হয়ে ষাবে। অতপর দাসীদের হিকাষভের ব্যবহা সরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হবে। এই মুখমওল ও মন্তক আর্চু করার ব্যাপারে কোন ক্ষ বেশি অথবা অনিচ্ছেত অসা-বধানতা হয়ে পেলে ) আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (তিনি ক্ষমা করে দেকেন। অতপর যারা দাসীদেরকে উত্যক্ত করত, তাদেরকে এবং যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ওজব রটনা করত, তাদেরকে হঁশিয়ার করা হয়েছে। বলা হয়েছে, সাধারণ মুনাফিক-দের মধ্য থেকে) যাদের অন্তরে (প্রবৃত্তি পূজার) রোগ আছে (ফলে তারা দাসীদেরকে উত্যাক্ত করে) এবং (তাদেরই মধ্য থেকে) যারা মদীনায় (মিখ্যা ও অন্বন্ধিকর) ওজব রটনা করে, তারা যদি (এসব কুকর্ম থেকে) বিরত না হয়, তবে অবশাই (কোন না কোন দিন )ু আমি আপনাকে তাদের উপর চড়াও করে দেব (অর্থাৎ তাদেরকে মদ্বীনা থেকে বহিচ্চারের আদেশ দিয়ে দেব।) অতঃপর (.এই আদেশের পর তারা আপনার কাছে খুব কুমুই থাকতে পারবে, তাও চ্ছুদিক থেকে) লাঞিছত হয়ে (অর্থাৎ ম্দ্রীনা থেকে,বের হয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য যে স্মান্য সময় দেওয়া হবে, তাতেই তারা এখানে থাকতে পার্বে। এ সময়ের মধ্যেও চতুদিক থেকে লাঞ্চিছত হবে। এরপর বহিচ্চৃত হবে। বহিচ্চারের পরও তারা, কোথাও শান্তি পাবে না।, বরং) যেখানেই পাওয়া যাবে, ধরা হবে এবং হত্যা করা হবে। (কারণ এই যে, বহিচ্চারই ছিল তাদের কুফরের দাবি। কিন্তু কপটতার আড়ালে তারা আত্রয় পেয়েছে। যখন প্রকাশ্যে এরূপ বিরোধিতা শুরু করবে, তখন আড়ালও বাকি থাকবে না। ফলে তাদের সাথেও কুকরের আসল দাবি অনুযায়ী ব্যবহার করা হবে। অর্থাৎ তাদের বহিষ্কার, বন্দী, হত্যা সবই বৈধ হবে। বের ইওয়ার জন্য কিছু সময় দেওয়া হলে সে সময়েই ভারা নির্মাপদ থাকবে। এরপর যেখানে যাবে, সেখানেই চুক্তি না থাকার কারণে তাদেরকে কদী ও হত্যা করার অনুমতি থাকবে। মুনাফিকদেরকে প্রদত্ত এই হমকির মাধ্যমে দাসীদেরকৈ উভ্যক্ত করার বিষয়েও ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে এবং গুজব ছড়া-িনোর পথও বঁদ্ধ করা হয়েছে।

আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, তারা প্রকাশ্যে মুসলমানদের বিরুদ্ধাচরণ থেকে বিরত হলে তাদেরকে এই শাস্তি দেওয়া হবে না, যদিও কপটতায় লিও থাকে। অন্যথায় সাধারণ কাফির্দের অভ্যুক্ত হয়ে শাস্তিযোগ্য হয়ে য়বে। বিপর্যয় স্টিট ও চক্রান্তের এই শাস্তি কেবল তাদেরকেই নয়, বরং) পূর্বে যারা অর্থাৎ (দুক্তিকারী) অতীত হছে গেছে, তাদের ক্ষেত্রেও আল্লাহ্র এই বিধান ছিল। (তাদেরকে নৈসর্গিক শান্তি দেওরা হয়েছে। অথবা পরসম্বরগণের হাতে জিহাদের মাধ্যমে শান্তি দিয়েছেন। এরাপ ঘটনা ঘটে না থাকলে এ ধরনের শান্তিকে অবান্তর মনে করা সন্তর্গর ছিল। এখন তো অবান্তর মনে করার কোন অবকাশই নেই।) আপনি আল্লাহ্ তা'আলার বিধানে (কোন রাজ্বির পক্ষ থেকে) পরিবর্তন পাবেন না ( অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার কোন বিধান জারি করতে চাইলে কেউ তা প্রতিরোধ করতে পারে না। এই। ইটিল পর্বে প্রকাশ হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছার পূর্বে কেউ কোন কাজ করতে পারে না এবং ইন্ট্রিটির ইচ্ছার পূর্বে কেউ কোন কাজ করতে পারে না এবং ইন্ট্রিটির ইচ্ছার প্রেক্তি কার ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা কোন কাজের ইচ্ছা করলেকেউ তা প্রতিরোধ করতে পারে না)।

# আনুষ্ট্রিক ভাতৃর্য বিষয়

21.75° j. 18.75°

1 6

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে য়ে, সাধারণ মুসলমান নারী ও পুরুষকে কল্ট দেওয়া হারাম ও মহাপাপ এবং বিশেষ করে রসূলে করীম (সা)-কে পীড়া দেওয়া কুফর ও অভিসম্পাতের কারণ। মুনাফিকদের পক্ষ থেকে সব মুসলমান ও রসূলুলাহ্ (সা) দুই প্রকারে কল্ট গেতেন। আলোচ্য আয়াতসমূহে এসব নির্মাতন বন্ধের ব্যবহা বর্ণিত হয়েছে। প্রসক্ষমে নারীদের পূর্দা সংক্রান্ত কিছু অতিরিক্ত বিধান উল্লেখ করা হয়েছে। মুনাফিকদের দিবিধ নির্মাতনের একটি ছিল এই য়ে, মুসলমানদের দাসীরা কাজকর্মের জন্য বাইরে গেলে দুল্ট প্রকৃতির মুনাফিকরা তাদেরকে উভ্যক্ত করত এবং মাঝে মাঝে দাসী সন্দেহে ঘাধীন নারীদেরকেও উভ্যক্ত করত। ফলে সাধারণভাবে মুসলমানগণ এবং রস্লুলুলাহ্ (সা) কল্ট গেতেন।

, A 35 1

দিতীয় নির্মাতন ছিল এই যে, তারা স্নাস্ব্রণা মিথ্যা খবর রটনা করত। উদাহরণত এখন অমুক শন্তুপক মদীনা আক্রমণ করবে এবং সকলকে নিশ্চিক করে
দেবে। প্রথম প্রকার নির্মাতন থেকে বাধীন নারীদেরকে বাঁচানোর তাৎক্ষণিক ও সহজ্ব
ব্যবহা ছিল বাধীন নারীদের মধ্যে বিশেষ খাতত্তা ফুটিয়ে তোলা। কারণ মুনাফিকরা
খাধীন নারীদের পারিবারিক প্রভাব-প্রতিপত্তি ও শক্তি-সামর্থ্যের কারণে তাদেরকে
ইচ্ছাপূর্বক উত্তাক্ত করার সাহস পেত না। পরিচয়ের অভাবেই এরপ ঘটনা সংঘটিত
হড়ো। তাই খাধীন নারীদের পরিচয় কুটিয়ে তোলার প্রয়োজন ছিল, মাতে ভারা অতি
স্কুলে দুক্টেদের কবল থেকে নিরাপদ হয়ে যায়।

অপরদিকে শরীয়ত স্থাধীন নারী ও দাসীদের পর্দার মধ্যে ইয়েজিমবশত একটি পার্থকাও রেখেছে। স্থাধীন নারীরা তাদের মাহরাম ব্যক্তির সামনে যতটুকু পর্দা রাখা হয়েছে। কারণ শ্রমুর কাজকর্ম করাই দাসীর কর্তব্য, এতে তাকে ব্যর্বার বাইরেও যেতে হয়। এমতার্যায় মুখ্যওল ও হাত আর্ত রাখা কৃতিন ব্যাপার। স্থাধীন নারীরা কোন প্রয়োজনে কৃতির

গেলেও বারবার যাওয়ার প্রয়োজন হয় না। কাজেই পূর্ণ পর্দা পরিন করা কঠিন কাজ নয়। তাই ছাধীন নারীদেরকৈ আদেশ করা হয়েছে, তারা যেন লছা চাদর মাধার উপর থেকে মুখমওলের সামনে ঝুলিয়ে নেয়, যাতে বেগানা পুরুষের দৃষ্টিতে মুখমওল না পড়ে। কলে তাদের পর্দাও পূর্ণাঙ্গ হয়ে গেল এবং দাসীদের থেকে ছাতয়াও ফুটে উঠল। অতপর মুনাফিকদেয়কে শান্তির সতর্কবাণী ওনিয়ে দাসীদের হিক্যিতের ব্যবহা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, তারা যদি বিরস্ত না হয়, তবে আল্লাহ্ তা আলা তাদেরকে ইহক।লেও তার নবী ও মুসক্রমানদের হাতে সাজা দেবেন।

উরিখিত আয়াতে স্বাধীন নারীর পর্দার জন্য এই আদেশ দেওলা হয়েছে।

এর শাব্দিক অর্থ নিকটে আনা। দাল শুন্দ শক্তি আনান এর বছরচন। অর্থ বিশেষ
ধরনের লঘ চাদর। এই চাদরের আকার-আকৃতি সম্পর্কে হয়রত ইবনে মসউদ (রা)
বলেনঃ এই চাদর ওড়ানার উপরে পরিধান করা হয়।—(ইবনে কাসীর) হয়রত ইবনে আকাস (রা) বলেনঃ

ا مرالله نساء المؤمنين اناخرجن من بيوتهن في هاجة ان يعطين وجوههن من فوق رؤسهن بالجلايبب ويبدين عبنا واحدة

আলাহ্ তা'আলা মুসলমানদের পদ্মীগণকে আদেশ করেছেন, তারা যখন কোন প্রয়োজনে পৃহ থেকে বের হবে, তখন মস্তকের উপর দিক থেকে এই চাদর বুলিয়ে মুখমওল চেকে ফেলবে এবং পথ দেখার জন্য একটি চক্ষু খোলা রাখবে।—(ইবুনে কাসীর)

ইমান মুহত্মদ ইবনে সিরীন বলেন । আমি হয়রত ওবায়দা সাল্মানী (র)-কে এই আয়াতের উদ্দেশ্য এবং জিলবাবের আকার-আকৃতি সম্পর্কে জিলাসা করলে তিনি মন্তকের উপর দিক থেকে চাদর মুখমওলের উপর লটকিয়ে মুখমওল চেকে ফেললেন এবং কেবল বাম চক্ষু খোলা রেখে এই এই এর তফ্সীর কার্যত দেখিয়ে দিলেন।

মন্তকের উপর দিক থেকে মুখমগুলের উপর চার্লর লটকানো হচ্ছে এইটি শব্দের তক্ষসীর—অর্থাৎ নিজের উপর চাদরকে নিকটবর্তী করার অর্থ চাদরকে মন্তকের উপর দিক থেকে এটকানো।

এ আয়াত পরিকারভাবে মুখমওল আর্ত করার আদেশ ব্যক্ত করৈছে। ফলে উপরে বর্ণিত পর্দার প্রথম আয়াতের বিষয়বন্তর সমর্থন হয়ে গেছে। তাতে বলা হয়েছিল যে, মুখমওল ও হাতের তালু সতরের অন্তর্ভুক্ত না হলেও অনর্থের আশংকায় এওলো আর্ড করা জরুরী। ওধুমান্ন অগারকতা এই হকুম বহিভুক্ত।

জরুরী ভাতব্যঃ এ আয়াতে স্বাধীন নারীদেরকে এক বিশেষ ধরনের গর্দার আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, তারা মন্তকের উপর দিক থেকে চাদর কটকিয়ে মুখমওল চেকে কেনবে, বাতে সাধারণ বাঁদীদের থেকে ভাদের বাতত্ত্য স্কুটে উটে এবং দুল্টদের কবল থেকে নিরাপদ হরে যায়। উল্লিখিত বর্ণনায় এ কথাটি স্পন্ট হয়ে উঠেছে যে, এর অর্থ এরাপ কখনও নয় যে, ইসলাম সভীত্ব সংরক্ষণে স্বাধীন নারী ও বাঁদীদের মধ্যে কোনরাপ পার্থকা করেছে এবং ছাধীন নারীদের সতীত্ব সংরক্ষণ করে বাঁদীদেরকে ছেড়ে দিরেছে। বরং প্রকৃতপক্ষে এই পার্ধক্য কম্পটরাই করে রেছেছিল। তারা দ্বাধীন নারীদের উপর হন্তক্ষেপ করার দুঃসাহস করত না ; ফিলু বাঁদীদেরকে উদ্যান্ত করতে বিধা করত না। শরীয়ত তাদের সৃষ্ট পার্থক্যকে এভাবে কাজে নাগিয়েছে যে, অধি-কাংশ নারী তাদেরই স্বীকৃত নীতির মাধ্যমে আপনা-আপনি নিরাপদ হয়ে গেছে। এখন বাঁদীদের সভীত্ব সংরক্ষণের ব্যাপারটিও ইসলামে স্বাধীন নারীদের অনুরাপ ফরয ও জরুরী। কিন্তু এর জন্য আইনগত কঠোরতা অবলম্বন করা ব্যতীত গত্যন্তর নেই। তাই পরবর্তী আয়াতে এ আইনও ব্যক্ত করা হয়েছে যে, যারা এই কুকর্ম থেকে বিরত হবে না, তাদেরকে কিছুতেই ক্রমা করা হবে না; বরং যেখানেই পাওরা যাবে সেখানেই পাকড়াও করা হবে এবং হত্যা করা হবে। এ আইন বাঁদীদের সতীত্বগুৰাধীন<sub>্</sub>নারীদের অনুরাপ সংরক্ষিত করে দিয়েছে।

উপরোজ সন্দেহ থেকে বাঁচার জন্য আল্লামা ইবনে হাষম প্রমুখ আলোচ্য আরাতির তক্ষসীর অধিকাংশ আলিমের তক্ষসীর খেকে ভিল্লরপ করার প্ররাস পেরেছেন। উপ-রোজ আলোচনা থেকে জানা গেল যে, এরূপ তক্ষসীর করার প্রয়োজন নেই। বাঁদীদের হিকাষতের ব্যবহা না করা হলেই সন্দেহ হতে পারত।

মুসলমান হওরার পর ধর্ম ত্যাধের শান্তি হতার ঃ আলোচ্য আয়াতে মুনাফিকদের বিবিধ দুকর্মের উল্লেখ করার পর ভা থেকে বিরত না হলে এই শান্তির বর্ণনা করা হয়েছে যে ঃ

ইয়েছে যে ঃ

শ্রেণ্ডির বর্ণনা করা ওলেছে বিরত না হলে এই শান্তির বর্ণনা করা হয়েছে যে ঃ

শ্রেণ্ডির অভিসম্পাত ও লাক্ট্রনা ওদের সঙ্গী হবে এবং ষেখানেই পাওয়া যাবে, প্রেফ্রভার করত হত্যা করা হবে। এটা সাধারণ কাফ্টিরদের শান্তি নয়। কোরআন ও সুয়াহর অসংখ্য বর্ণনা সাক্ষ্য দের যে, কাফ্টিরদের জন্য শরীয়তে এরপ আইন নেই ; বরং ভাদের জন্য আইন এই যে, প্রথমে ভাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া হবে, ভাদের সক্ষেহ্য দূর করার চেল্টা করা হবে। এর পর্ও ইসলামের দাওয়াত দেওয়া হবে, ভাদের সক্ষেহ্য দূর করার চেল্টা করা হবে। এর পর্ও ইসলামের প্রতা না করলে মুসলমানদের অনুগত ফিল্মী হরে থাকার আদেশ দেওয়া হবে। ভারা এটা মেনে নিলে ভাদের জানমাল ও ইয়ুষ্ত-আবক্রর হিফাষত করা মুসলমানদের অনুরাপ কর্য হেরে যাবে। ভবে কেউ যদি এটাও না মানে এবং যুক্ত কর্যতেই উদ্যত হয়, তবে ভাদের বিক্রক্তে যুক্ত করার আদেশ আছে।

আলোচ্য আয়াতে ভাদেরকৈ সর্বাবছায় বন্দী ও হত্যায় আদেশ শোনানো হয়েছে। এর কারণ এই যে, ব্যাগারটি ছিল মুনাফিকদের, ভারা নিজেদেরকে মুসলমান বলত। কোন মুসলমান ইসলামের বিধানাবলীর প্রকাশ্য বিরোধিতা করলে শরীয়তের পরিভানায় ভাকে মুরতাদ বলা হয়। তার সাথে শরীয়তের কোন আগস নেই। তবে সে তওবা করে মুসলমান হয়ে পেলে ভিয় কথা। নতুবা তাকে হত্যা করা হবে। রসূলুছাই (সা)-র সুস্পতট উক্তি এবং সাহাবায়ে কিরামের কর্মপরন্দায়া আয়া এটাই প্রমাণিত। মুসায়লামা কাষ্যাব ও তার দলের বিরুদ্ধে সাহ্বায়ে কিরামের ঐক্মত্যে জিহাদ পরিচালনা এবং মুসায়লামার হত্যা এর যথেত্ট সাফ্রী। আয়াতের শেষে একে আছাই তাজালার শাষত রীতি বলা হয়েছে। এ থেকে জানা গেল যে, পূর্ববর্তী পয়প্রস্করণপ্রের শারত রীতি বলা হয়েছে। এ থেকে জানা গেল যে, পূর্ববর্তী পয়প্রস্করণপ্রের শারত সুরতাদের শান্তি হত্যাই ছিল।

তফসীরের সার-সংক্ষেপে এসব শান্তিকে সাধারণ কাফিরদের শান্তির কাতারে আনার জন্য যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, উপরোক্ত বক্তব্যের পর এর প্রয়োজন থাকে না।

- এ আয়ান্ত থেকে প্রমাণিত হল :
- (১) নারীরা প্রয়োজন ৰশত গৃহ থেকে বের হলে লছা চাদরে সর্বাপ্ত আবৃত করে বের হবে এবং চাদরটি মাথার উপরদিক থেকে লটকিয়ে মুখমণ্ডলও আবৃত করবে। প্রচলিত বোরকাও এ চাদরের ছলাভিষিক্ত হতে পারে।
- (২) মুসলমানদের উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার কারণ হয়, এরূপ কোন ভজব ছড়ানো হারাম।

يَنْعَلُكَ التَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ وَقُلُ إِنَّمَاعِلُمُهَا عِنْدَ اللهِ وَمَا يُدُرِيْكَ كَعَلَّ السَّاعِيَة تَكُونُ قَرِيْبًا هِلَ اللهُ لَعَنَ الكَفِرِينَ وَاعَدَّ لَهُمْ سَحِيدًا فَ السَّاعِية تَكُونُ قَرِيْبًا هِلَ اللهُ لَعْنَ الكَفِرِينَ وَاعَدَّ لَهُمْ سَحِيدًا فَ خَلِيبُنَى وَبُهَا أَبُدُ وَجُوهُمُ مِنْ اللهَ وَاطَعُنَا الرَّسُولَا هِ وَقَالُوا رَبَّنَا آلِ اللهِ وَاطَعُنَا الرَّسُولَا هِ وَقَالُوا رَبَّنَا آلِكُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

(৬৩) লোকেরা জাগনাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিভাসা করে। বলুন, এর জান জারাহর কাছেই। জাগনি কি করে জান্ত্রেন যে সভবত কিয়ামত নিকটেই। (৬৪) নিশ্চয় আলাহ্ কাফেরদেরকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তাদের জন্য জনত জলি প্রস্তুত রেছেছেন। (৬৫) তথায় তারা অনতকাল থাকবে এবং কোন অভিভাৰক ও সাহায্যালারী পাবে না। (৬৬) যেদিন অলিতে তাদের মুখ্মওল ওলটপালট করা হবে; সেদিন তারা বলবে হায়! আমরা যদি আলাত্র আনুগত্য করতাম ও রস্তুলের আনুগত্য করতাম (৬৭) তারা আরও বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা আমাদের নেতা ও বড়দের কথা মেনেছিলাম, অতপর তারা আমাদের পথছল্ট করেছিল। (৬৮) হে আমাদের পালনকর্তা! তাদেরকে বিভগ শান্তি দিন এবং তাদেরকে মহা অভিসম্পাত করন।

### তফসীরের সার-সংক্রেপ

(অবিষাসী) লোকেরা আগনাকে কিয়ামত সম্পর্কে (অবিষাসীসুলড) প্রশ্ন করে (মে, কখন হবে?) আগনি (জওয়াবে) বলুন, এর (সময়ের) ভান আলাহ্র কাছেই, আর আগনি কি করে জানবেন (মে, কখন হবে, তবে সংক্রেপে ভাদের জেনেরাখা উচিত) সম্ভবত কিয়ামত নিকটেই। (কারণ, সময় যখন নিদিট নেই, তখন নিকটপরিণামকে ভয় করা, এর প্রস্তুতি প্রহণ করা এবং অবিষাসীসুল্ভ জিভাসাবাদ খেকে বেঁচে থাকা উচিত ছিল।

কিয়ামভুকে আসম বলার এক কারণ এটাও সম্ভবগর যে, কিয়াম্ভ প্রভাহ निक्षेत्रजी रुष्ट् । य वस्तु क्वममरे जामन थ्याक जामह, जात्क जानम मन क्रारे বুদ্ধিমন্তার কান্ত। আরও একটি সন্তাব্য কারণ এই যে, কিয়ামতের ভয়াবহ ঘটনাবলী ও কঠোরতা দৃশ্টে সারা বিষের আয়ুকালও সামান্য প্রতীয়মান হবে। হাজারো বছরের এই মেয়াদ কয়েকদিনের সমান অনুভূত হবে ) নিশ্চয় আল্লাহ্ কাঞ্চিরদেরকে রহমত থেকে দূরে রেখেছেন এবং তাদের জন্য ছলত অগ্নি প্রতত রেখেছেন, তথায় তারা অন্তকাল থাকবে এবং কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না। যেদিন তাদের মুখমওল অগ্নিতে ওলটপালট করা হবে, ( অর্থাৎ মুখমওল অগ্নিতে ছেঁচড়ানো হবে— একবার এ পার্য ও একবার ওপার্য।) তখন তারা ( আক্রেপ করে ) বলবে, হার। আমরা যদি ( দুনিয়াতে ) আল্লাহ্র আনুগত্য করতাম এবং রস্ত্রের আনুগত্য করতাম । ( ভবে আছ এ বিগদে পতিত হতাম না। আক্ষেপের সাথে সাথে পথরুস্টকারীদের প্রতি রাগাদিবত হয়ে ) তারা আরও ব্লবে, হে আমাদের পালনকর্তা। আমরা আমাদের নেতাদের ( অর্থাৎ শাসকবর্গের ) ও বড়দের ( অর্থাৎ যাদের কথা মান্য করা অন্য কোন কারণে আমাদের জন্য জরুরী ছিল ) কথা মেনেছিলাম, অতপর ভারা আমাদেরকে ( সরল পথ থেকে ) পথল্লভট করেছিল। হে আমাদের পালনকর্তা। তাদেরকে বিশুপ-শান্তি দিন এবং তাদের প্রতি মহা অভিসম্পাত করুন। (এটা সূরা আরাফের নিম্নোক্ত 

-এর জওরাব সেই আরাতেই لَكُلِّ فِعْفُ বলে দেওরা হয়েছে।)

#### আনুষ্টিক ভাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্ ও রসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীদেরকে ইহকাল ও পরকালে অভিসম্পাত ও শান্তির সতর্কবাণী শোনানো হয়েছিল। কাফিরদের অনেকদল বরং কিয়ামত ও পরকালেই বিশ্বাসী ছিল না এবং অবিশ্বাস হেতু ঠাট্টা-বিদ্পুছলে বিক্তাসা করত, কিয়ামত কবে হবে? আলোচ্য আল্লাতসমূহে তাদের অওশ্বাব দেওয়া হয়েছে।

يَاكِنُهَا الَّذِينَ الْمُنُوالَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ اذَوَا مُولِي فَكَرَّاكُمُ اللهُ مِنْ الْمُولِي فَكَرَّاكُمُ اللهُ وَمَنَ اللهِ وَجِنْهًا فَ يَا يَتُهَا الَّذِينَ الْمُنُوا اتَّقُوا اللهُ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِينًا فَ يَصُلِخ لَكُمْ اعْمَالُكُمْ وَيَغُفِى لَكُمْ اللهُ وَتُولُونُ فَقُدْ فَازَ قَوْلًا عَظِيمًا هِ الله وَرُسُولُهُ فَقَدْ فَازَ قَوْرًا عَظِيمًا هِ فَيُعَدِّ فَاذَ فَوْرًا عَظِيمًا هِ فَيُعَدِّ فَاذَ فَوْرًا عَظِيمًا هِ الله وَرُسُولُهُ فَقَدْ فَازَ قَوْرًا عَظِيمًا هَا اللهُ الل

(৬৯) হে মু'মিনপণ ! মূসাকে যারা কন্ট দিয়েছে, তোমরা তাদের মত হয়ো না। তারা বা বলেছিল, আয়াহ্ তা থেকে তাঁকে নির্দোষ প্রমাণ করেছিলেন। তিনি আয়াহ্র কাছে ছিলেন মর্যাদাবান। (৭০) হে মু'মিনগণ! আয়াহ্কে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। (৭১) তিনি তোমাদের আমল-জাচরণ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপ-সমূহ ক্রমা করবেন। যে কেউ আয়াহ্ ও তাঁর য়সূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহা সাকলা আর্জন করবে।

忘.

#### তক্সীরের সার-সংক্রেপ

মু'মিনগণ, তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা (কিছু অপবাদ রটনা করে) মূসা (আ)-কৈ কটে দিয়েছিল, অতপর তারা যা বলেছিল, তা থেকে আলাহ্ তাঁকে নির্দোষ প্রমাণ করেন। (অর্থাৎ তাঁর তো কোন কটি হয়নি—অপবাদ আরোপকারীরাই মিখ্যুক ও দশুনীয় প্রতিপন্ন হয়েছে।) তিনি [অর্থাৎ মূসা (আ)] আলাহ্র কাছে খুব মর্বাদাবান (পর্মগন্ধর) ছিলেন। (তাই আলাহ্ তা'আলা তাঁর নির্দোষ হওয়ার কথা প্রকাশ করে দিয়েছেন। অন্য পরসম্বর্মণের জনাও এ ধরনের অপবাদ থেকে মুজিদ্দানের ঘটনা ব্যাপক। উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা রস্তুলের বিরোধিতা করে তাঁকে কট্ট দিও না। কারণ, তাঁর বিরোধিতা প্রকারান্তরে আলাহ্রই বিরোধিতা। এই বিরোধিতার পরিণামে তোমরা নিজেদেরই কতি করবে। তাই প্রত্যেক কাজে আলাহ্ ও রস্তুলের আনুগত্য করো। অন্তপর এ নির্দেশই দেওয়া হয়েছে ঃ) মু'য়িনগণ, তোমরা আলাহ্কে ভয় কর। (অর্থাৎ প্রতি কাজে তাঁর আনুগত্য কর। বিশেষত কথাবার্তায় এদিকে

বুব লক্ষ্য রাখ। যখন কথা বলতে হয়,) সঠিক কথা বল, যাতে সতভার সীমালভিঘত না হয়। আরাহ্ তা আনা (এর প্রতিদান) তোমাদের আমল কব্ল করবেন
এবং ভোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন, (কিছু আমলের বরকতে এবং কিছু তওবার
বরকতে, যা আরাহ্ভীতি ও সঠিক কথার অন্তর্ভু । এওলো আনুপত্যের ফল।
আনুপত্য এমন বিষয় যে,) যে কেউ আরাহ্ ও তাঁর রসুলের আনুপত্য করে, সে
মহাসাফ্ল্য অর্জন করে।

## আনুষ্টিক ভাতব্য বিষয়

পূর্বেকার আয়াতে বর্ণিত হয়েছিল যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রস্ক্রকে রুল্ট দেওরা মারাত্মক বিপক্ষনক আচরণ। এ আয়াতে বিশেষভাবে মুসলমানদেরকে আল্লাহ্ ও রস্ক্রের বিরোধিভা থেকে আল্লর্কার নির্দেশ দেওরা হয়েছে। কেননা এই বিরোধিভা তাঁদের কল্টের কারণ।

মূসা (আ)–র সম্প্রদায় তাঁকে কন্ট দিয়েছিল। প্রথম আয়াতে সেই ঘটনা উল্লেখ করে মুসলমানদেরকে হঁ শিয়ার করা হয়েছে যে, তোমরা তাদের মত হয়ো না। এর জন্য জরুরী নয় যে, মুসমলমানরা এরাপ কোন কাজ করেছিল, বরং কাজ করার পূর্বেই ভাদেরকে এ কাহিনী ভনিয়ে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। হাদীসে কভক সাহাবীর যে ঘটনা বর্ণিত আছে, তার অর্থ এই যে, তারা কখনও এদিকে লক্ষ্য করেন নি যে, কথাটি রসূলুলাহ্ (সা)-র জন্য কল্টদায়ক হবে। কোন সাহাবী ইচ্ছাপূর্বক কল্ট দিবেন এরাপ্ আশংকা ছিল না। ইচ্ছাপূর্বক কল্ট দেওয়ার যত কাহিনী বর্ণিত আছে, সবওলোর কর্তা মুনাফিক সম্প্রদায়। মুসা (আ)-র কাহিনী কি ছিল, তা বয়ং রস্লুলাহ্ (সা) বর্ণনা করে এ আয়াতের ভক্তসীর করেছেন। ইমাম বুখারী হম্বরত আবু হরায়রা (রা) থেকে রেওয়ায়েত করেন---হষরত মূসা (আ) অত্যন্ত লজ্জানীল হওয়ার কারণে তাঁর দেহ চেকে রাখতেন। তাঁর শরীর কেউ দেখত না। তিনি পর্দার আড়ালে গোসল করতেন। তাঁর সম্প্রদায় বনী ইসরাঈলের মধ্যে সকলের সামনে উলল হয়ে গোসল করার ব্যাপক প্রচলন ছিল। মূসা (আ) কারও সামনে গোসল করেন না দেখে কেউ কেউ বলাবলি করল—এর কারণ এই মে, তাঁর দেহে নিশ্চয় কোন খুঁত আছে— হয় তিনি ধবল কুঠরোগী, না হয় একশিরা রোগী। (অর্থাৎ তাঁর অপ্তকোষ স্ফীত।) নতুবা তিনি অন্য কোন ব্যাধিলন্ত। আ**লাত্** তা'আলা এ ধরনের **খুঁ**ত থেকে যুসা (আ)-র নির্দোষিতা প্রকাশ করার ইচ্ছা করজেন। একদিন মূসা (আ) নির্জনে গোসল করার জন্য কাপড় খুরে একখণ্ড পাথরের উপর তা রেখে দিজেন। গোসল শেষে যখন হাত বাড়িয়ে কাপড় নিতে চাইলেন, তখন প্রস্তর খণ্ডটি (আলাহ্র আদেশে) নড়ে উঠল এবং তাঁর কাপড়সহ দৌড়াতে লাগল। মূসা (আ) তাঁর লাঠি নিয়ে প্রভারের পেছনে পেছনে "আমার কাপড়, আমার কাপড়" বল্তে বল্তে দৌড় দিলেন। কিন্তু প্রস্তরটি ়থামল না—যেতেই লাগল। অবশেষে প্রস্তরটি বনী ইসরা**টলের এক সমারে**শে পৌছে থেমে পেল। তখন সে সব লোক মুসা (আ)-কে আপাদমন্তক উল্ল অবস্থায় দেখে নিল

এবং তাঁর দেহ নিষ্তুত ও সুস্থ দেখতে পেল। (এতে তাদের বর্ণিত কোন স্থুঁত বিদ্যমান ছিল না।) এভাবে আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-র নির্দোষিতা সকলের সামনে একাশ করে দিলেন। প্রভরষত থেমে যেতেই মূসা (আ) তাঁর কাপড় উঠিয়ে পরিধান করে নিলেন। অভপর তিনি লাঠি ঘারা প্রভর যওকে মারতে লাগলেন। আল্লাহ্র কসম, মূসা (আ)-র আ্লাতের কারণে পাথরের সায়ে তিন, চার অথবা পাঁচটি দাস পড়ে গিয়েছিল।

এই ঘটনা বর্ণনা করে রস্লুলাহ (সা) বলেন ঃ কোরআনের এই আরাতের এটাই অর্থ। কোন কোন সাহাবী থেকে বর্ণিত আরও একটি কাহিনী খ্যাত আছে, যা এই আয়াতের তক্ষসীরের সাথে সংযুক্ত। কিন্তু রস্লুলাহ (সা)-র প্রত্যক্ষ উক্তির মাধ্যমে যে ভক্ষসীর হয়, তাই অশ্রমণ্য।

ছিলেন। আছাহ্র কাছে কারও মর্বাদাবান হওয়ার অর্থ এই যে, আছাহ্ তাঁর দোয়া কবুল করেন এবং তাঁর বাসনা অপূর্ণ রাখেন না। মূসা (আ) যে এরূপ ছিলেন, তার প্রমাণ কোরআনের অনেক ঘটনায় রয়েছে। এসব ঘটনায় তিনি যেভাবে আছাহ্র কাছে দোয়া করেছেন, সেভাবেই কবুল হয়েছে। এসব দোয়ার মধ্যে বিস্ময়কর দোয়া এই যে, তিনি হারান (আ)-কে পয়সয়য় করার দোয়া করলে আছাহ্ তা'আলা তা কবুল করে তাঁকে তাঁর রিসালতে অংশীদার করে দেন। অথচ রিসালতের পদ কাউকে কারও সুপারিশের ভিভিতে দান করা হয় না।—(ইবনে কাসীর)

পর্ধয়র্পণকে সব প্রকার দৈহিক দোব থেকে মুক্ত রাষা জালাহ্র রীতিঃ এ ঘটনার সভপ্রদারের দোবারোপের জওরাবে নির্দোষিতা প্রমাণের বিষয়টিকে আলাহ্ তা'আলা এত অধিক ওরুত্ব দিরেছেন যে, অলৌকিকভাবে প্রস্তর থও কাগড় নিরে দৌড়াতে ওরু করেছে এবং মূসা (আ) নিরুপার অবস্থার মানুষের সামনে উলস হরে হাষির হয়েছেন। এই ওরুত্ব প্রদান এদিকে অসুলি নির্দেশ করে যে, আলাহ্ তা'আলা তাঁর পর্সম্বর্গণের দেহকে ঘূণাত্বক খুঁত থেকে সাধারণভাবে পৰিব্র ও মুক্ত রেখেছিলেন। বুখারীর হাদীস ধারা প্রমাণিত আছে যে, সকল পর্সম্বরকেই উচ্চবংশে জন্মদান করা হয়েছে। কেননা, সর্বসাধারণ যে বংশ ও পরিবার্গকে নিরুত্ত ও হীন মনে করে, সে পরিবারের কারও কথা শোনা ও মানা তাদের জন্ম কঠিন হয়। অনুরূপভাবে পরগ্রম্বরগণের ইতিহাসে কোন পরগন্ধরের জন্ধ, কানা, মূক অথবা বিকলাস হওয়ারও প্রমাণ নেই। হয়রত আইয়ুব (আ)-এর ঘটনা ধারা এতে আপত্তি তোলা যায় না। কারণ সেটা আলাহ্র রহস্য অনুযায়ী একটা বিশেষ পরীক্ষার জন্য কণ্ডায়ী ব্যাধি ছিল, যা পরে নিশ্চিক্ত করা হয়েছিল।

কথা, কেউ সরল কথা, কেউ সঠিক কথা করেছেন। ইবনে কাসীর সকওলো উদ্ভ করে বলেন, সবই ঠিক। কোরআন পাক এছলে نَوْ اللهُ ইভ্যাদি শব্দ বাদ দিয়ে এই দাল শব্দ বাবহার করেছে। কেননা এ শব্দের মধ্যে সব গুণাবলী বিদ্যমান রয়েছে। একারপেই কাশেমী য়ছল-বয়ানে বলেন, এই দাল নই, পাতীর্বপূর্ণ যাতে তাতি মিখ্যার নামগদ্ধও নেই, সঠিক যাতে ভুলের নামগদ্ধ নেই, পাতীর্বপূর্ণ যাতে ঠাট্টা ও রসিকতার নামগদ্ধও নেই, কোমল যা হাদয় বিদারক নয়।

মুখ সংশোধন সব অসপ্রত্যন ও কর্ম সংশোধনের কার্মকর উপার ঃ এ আয়াতে মুসলমানদের প্রতি মূল আদেশ হচ্ছে আয়াহ্ভীতি অবলম্বন কর। এর অরগ যাবতীর আয়াহ্র বিধানের পরিপূর্ণ আনুগত্য। অর্থাৎ যাবতীর আদেশ পালন করা এবং যাবতীর নিষিদ্ধ ও মকরাহ কাজ থেকে বিরত থাকা। বলা বাছলা, এটা মানুষের জন্য সহজ কাজ নয়। তাই আয়াহ্ভীতির আদেশের পর একটি বিলেম কর্মের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ কথাবার্তা সংশোধন করা। এটাও আয়াহ্ভীতিরই এক অংশ; কিন্তু এমন অংশ, যা করায়ত্ত হয়ে গেলে আয়াহ্ভীতির অবশিশ্ট অংশগুলো আপনা-আপনি অর্প্রিত হতে থাকে; যেমন এ আয়াতেই স্ঠিক কথা অবলম্বনের ফলশুন্তিতে এই এই এই এর ওয়াদা করা হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা যদি মুখকে ভ্রন্তাভি থেকে নিরত রাখ এবং সঠিক ও সরল কথা বলায় অভ্যন্ত হয়ে যাও, তবে আয়াহ্ তা'আলা তোমাদের সর্বকর্ম সংশোধন করে দেবেন। আয়াতের শেষে আরও ওয়াদা করা হয়েছেয়ে, আয়াহ্ তা'আলা এরগ ব্যক্তির য়ুটি-বিহ্যুতি ক্রমা করে দেবেন।

কোরআনী বিধানসমূহে সহজকরণের বিশেষ ওরুত্ব ঃ কোরআন পাকের সাধারণ পদ্ধতি সম্পর্কে চিন্তা করলে জানা যায় যে, যেখানেই কোন কঠিন ও দুরাহ আদেশ দেওয়া হয়, সেখানেই তা সহজ করার নিয়মও বলে দেওয়া হয়। আল্লাহ্ভীতি সমস্ত ধর্মকর্মের নির্মাস এবং এতে পুরোপুরি সাফলা অর্জন করার ব্যাপার। তাই সাধানরণভাবে যেখানে আল্লাহ্কে ভয় করার আদেশ দেওয়া হয়েছে, সেখানে এয় পরেই এমন কর্ম বলে দেওয়া হয়েছে, যা অবলম্বন করলে আল্লাহ্ভীতির জন্যান্য ভক্ত পালন করা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সহজ করে দেওয়া হয়। আলোচ্য আরাতে

আরাতে وَلَا نَكُو نُوا كَا الَّذَ يَنَ اَنُوا مُوسَى का का विवस्तात প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে যে, আল্লাহ্র সৎ ও প্রিন্ন বান্দাদেরকে কল্ট দেওরা আল্লাহ্ভীতির পথে একটি রহৎ বাধা। এটা পরিত্যাস করলে আল্লাহ্ভীতি সহজ্ব হয়ে যাবে।

মুখ ও কথার সংশোধন উভন্ন জাহানের কাজ ঠিক করে দেয়ঃ হযরত শাহ্ আবদুল কাদের দেহলভী (র) এ আয়াতের যে অনুবাদ করেছেন, তা থেকে জানা যায় যে, এ আয়াতে সোজা কথার অভ্যন্ত হওয়ার কারণে কর্ম সংশোধনের ওয়াদা কেবল ধর্মীয় মর্মেই সীমাবদ্ধ নয়়, বরং দুনিয়ার সব কর্মও এতে দাখিল আছে। যে ব্যক্তি সঠিক কথায় অভ্যন্ত হয়, কখনও মিথ্যা বলে না, চিন্তাভাবনা করে দোয় ছুটি মুজ কথা বলে, প্রভারণা করে না এবং অন্যের মর্মগীড়ার কারণ হয় এমন কথা বলে না, তার পরকাল ও দুনিয়া উভয় জাহানের কর্ম সঠিক হয়ে যাবে। হয়রত শাহ্ সাহেবের অনুবাদ এই ঃ বল সোজা কথা, যাতে পরিপাটি করে দেন ভোমার জন্যে ভোমার কর্ম।

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ وَ الْجِبَالِ فَأَبَيْنَ الْوَ الْجِبَالِ فَأَبَيْنَ الْوَ يَخْمِلُنَهُا وَ الْجِبَالِ فَأَبَيْنَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِولِكُ فَي اللّهُ وَالْمُنْفِرِكِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِولِكُ فَي اللّهُ وَالْمُنْفِرِكِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِولِكُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللّهُ وَكَانَ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَعَنْقِ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلْمُ اللّهُ وَاللّهُ ولَا الللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ ول

(৭২) জামি জাকাশ, গৃথিবী ও পর্বতমালার সামনে এই জামাতন গেশ করেছিলাম, জতপর তারা একে বহন করতে জহীকার করল এবং এতে জীত হল; কির্তু
মানুষ তা বহন করল। নিশ্চয় সে জালিম জন্ত। (৭৬) যাতে জালাহ্ মুনাকিক
পুরুষ, মুনাকিক নারী, মুশরিক পুরুষ, মুশরিক নারীদেরকে শাভি দেন এবং মুমিন
পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে ক্ষমা করেন। জালাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ারু।

#### তব্দসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি এই আমানত (অর্থাৎ আমানতরূপী বিধানাবলী) আকাশ, পৃথিবী ও পর্বত্যালার সামনে পেশ করেছিলাম। (অর্থাৎ তাদের মধ্যে কিছু চেতনা সৃষ্টি করে, যা এখনও আছে—আমার বিধানাবলী তাদের সামনে পেশ করেছিলাম। তাদের সামনে আরও পেশ করেছিলাম যে, এসব বিধান মেনে নিলে তোমাদেরকে পুরস্কার ও সম্মান দান করা হবে এবং না মানলে আষাব ও কল্ট দেওয়া হবে। অতৃপর তাদেরকে এসব বিধান প্রহণ করার ও প্রহণ না করার এখতিয়ার দিয়ে বলেছিলাম, তোমরা যদি এওলো গ্রহণ না কর, তবে আদিল্ট সাব্যস্ত হবে না এবং সওয়াব ও আষাবৈর যোগ্য হবে না। উপরত্ত তোমাদেরকে অবাধ্যও বলা হবে না। তাদের মধ্যে ষতটুকু চেতনা ছিল, তা সংক্ষেপে এই বিষয়বন্ত বুঝে নেওয়ার জন্য যথেটি ছিল। তাদেরকে এখতিয়ার দেওয়ার কারণে ) অতপর তারা (শাস্তির ডয়হেতু পুরস্কারের সম্ভাবনা থেকেও হাত ভটিয়ে নিল এবং ) তার দায়িত্ব গ্রহণ করতে অত্থীকার করল এবং ( এ দায়িছের ব্যাপারে ) ভীত হল ( যে, আল্লাহ্ জানেন এর পরিপাম কি হবে । ভারা যদি এটা গ্রহণ করত, তবে মানুষের ছত ভাদেরকেও ভানবুদ্ধি দান করা হত, या विधानावजी, जुध्याव ७ जायाव वाचात जना जुकती। जाता अहा धर्म ना कतात्र ভানবুদ্ধি দান করারও প্রয়োজন হয় নি । মোটকথা, তারা তো অস্থীকার করল ) কিন্ত ( যখন আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালার পর মানুষ সৃষ্টি করে তার সামনেও এ আমানত পেশ করা হল, তখন, ) মানুষ\_(আলাহর ভানে তার প্রতিনিধিছ অবধারিত ছিল বিধার) তা গ্রহণ করন। [সম্ভবত তখন পর্যন্ত তার মধ্যেও এতটুকুই প্রয়ো-জনীয় ছেতনা বিদ্যমান ছিল এবং সম্ভবত অজীকার গ্রহণের পূর্বে এই আমানভাগেশ করা হয়েছিল ও আমানত গ্রহণের ফলশুন্তিতে অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল। অঙ্গীকার গ্রহণের সময় মানুষের মধ্যে ভানবুদ্ধির সঞ্চার করা হয়ে থাকবে। এটা কোন বিশেষ মানুষ যথা আদম (আ)-এর সামনে পেশ করা হয়নি বরং অজীকার প্রহণের অনুরূপ এ পেশ করাও ব্যাপক ভিত্তিতে হয়ে থাকবে এবং মানুষের পক্ষ থেকে কবুল করাও ব্যাপকভাবে হয়ে থাকবে। সুতরাং আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালা আদিল্ট হল**া**না এবং মানুষ আদিশ্ট হয়ে পেল। আয়াভে এ ঘটনা সমরণ করানোর রহস্য সম্ভবত তাই, যা অঙ্গীকার প্রহণের ঘটনা সমরণ করানোর মধ্যে ছিল। অর্থাৎ তোমরা খতঃ প্রলোদিত হয়ে এসব বিধান পালন করার দায়িত গ্রহণ করেছ। সূতরাং তা পালন করা

উচিত। দিনজাতিও আদিল্ট বিধায় সন্তবত তারাও এই পেশ ও বহনের মধ্যে শরীক ছিল। কিন্তু এ ছলে যেহেতু মানুষকে সম্বোধন করেই কথা বলা হয়েছে, তাই বিশেষ-ভাবে মানুষই উল্লেখিত হয়েছে। এই দায়িত্ব প্রহণের পর মানুষের আছা, সংখ্যাপরি-ভের দিক দিয়ে এই হল ফে.] নিশ্চয় সে (জর্মাৎ মানুষ করণীয় বিষয়াদিতে) জালিম (এবং ভাতব্য বিষয়াদিতে) জজ ( অর্থাৎ কর্ম ও বিশ্বাস উভয়ক্ষেত্রে বিরুদ্ধা-চরণ করে। এ হচ্ছে সংখ্যাগরিচের অবস্থা। সমল্টিগতভাবে এই দায়িছের) পরিণাম এই হয়েছে যে, আলাহ্ তা'আলা মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী এবং মুশরিক পুরুষ ও মুনারিক নারী এবং মুশরিক পুরুষ ও মুনারিক নারীদেরকে ( কারণ তারাই বিধানাবলী বিনল্ট করে ) শান্তি দেবেন এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীদের প্রতি মনোনিবেশ (ও দয়া) কর্ববেন। (বিরুদ্ধা-চরণের পরও যদি কেউ বিরত হয়, তাকেও মু'মিনদের শ্রেণীভূক্ত করে নেওয়া হবে। কেননা, ) আলাহ্ ক্রমাশীল, পরম দয়ালু।

## আনুষ্টিক ভাতব্য বিষয়

সমগ্র সূরার রস্বুল্লাহ্ (সা)-র সম্মান সক্ষম ও আনুগত্যের উপর জার দেওরা হয়েছে। সূরার উপসংহারে এই আনুগত্যের সুউচ্চ মর্যাদা ব্যক্ত করা হয়েছে। এতে আল্লাহ্ ও রসুলের আনুগত্য ও তাঁদের আদেশবিলী পালনকে 'আমানত' শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। এর কারণ পরে হণিত হবে।

. .

আমানতের উদ্দেশ্য কি ঃ এছনে আমানত শব্দের তফসীর প্রসঙ্গে সাহাবী তাবেরী প্রসুখ ভফসীরবিদের অনেক উজি বলিত আছে । যেমন শরীরতের ফর্য কর্মসমূহ, সভীছের হেফাষত, ধনসম্পদের আমানত, অগবিশ্বতার গোসল, নামার, যাকাত, রোষা, হচ্ছ ইত্যাদি । এ কারণেই অধিকাংশ তফসীরবিদ বলেন যে, ধর্মের যাবতীয় কর্তব্য ও কর্ম এই আমানতের মধ্যে দাখিল আছে ।— (কুরতুবী)

তক্ষসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, শরীয়তের যাবতীয় আদেশ-নিষেধের সমণ্টিই আমানত। আবু হাইয়ান বাহরে-মুহীতে বলেন ঃ

الظا هـ وانها كـ ل ما يـ و تمن طيه من ا مرونهي و شان و دين و دنيا و الشرع كله ا ما نة و هذا قول الجمهور

প্রত্যেক যে বিষয়ে মানুষের উপর আছা রাখা হয় অর্থাৎ আদেশ-নিষেধ এবং প্রত্যেক যে অবস্থা দীন-দুনিয়ার সাথে দম্পর্ক রাখে এবং সমগ্র শরীয়ত আমানত। এটাই অধিকাংশের উক্তি।

সারকথা এই যে, আমানতের উদ্দেশ্য হচ্ছে শরীয়তের বিধানাবলী ধারা আদিস্ট হওয়া, যেওলো পুরোপুরি পালন করলে জালাতের চিরন্থায়ী নিরামত এবং বিরোধিতা অথবা ছুটি করলে জাহালামের আমাব প্রতিশুক্ত। কেউ কেউ বলেন, আমানতের উদ্দেশ্য আল্লাহ্র বিধানাবলীর ভার বহনের যোগাতা ও প্রতিভা, যা বিশেষ ভারের ভান-

আঘানতের এই অর্থ অনুযায়ী আমানত সন্দক্তিত সকল হাদীস ও রেওয়ায়েত পরস্পর সামঞ্জস্যশীল হয়ে যায়। অধিকাংশ তফসীরবিদের উজিসমূহও এতে প্রায় একমত হয়ে যায়।

বুধারী, মুসলিম ও মসনদে আহমদের রেওয়ায়েতে হযরত হযায়কা (রা) বলেন, রুসূলুরাহ্ (সা) আমাদেরকে দু'টি হাদীস শিক্ষা দিয়েছেন। তর্নধ্যে একটি আমরা চাক্ষ্য দেখে নিয়েছি এবং অপরটির অপেক্ষায় আছি।

প্রথম হাদীস এই যে, ধর্মের কৃতী সন্তানদের অন্তরে আমানত নাষিল কর। , হয়েছে, অতপর কোরজান অবতীর্ণ হয়েছে ফলে মু'মিনরা কোরআন থেকে ভান অর্জন করেছে এবং সুনাহ থেকে কর্মের আদর্শ লাভ করেছে।

বিতীয় হাদীস এই যে, ( এক সময় আসবে যখন ) মানুষ নিপ্রা থেকে জাপ্রত হতেই তার অন্তর থেকে আমানত ছিনিয়ে নেওয়া হবে এবং তার এমন কিছু চিফ্নার থেকে যাবে, যেমন কেউ আশুনের অসার গায়ে সরিয়ে দিল। ( অসার তো দূরে সরে গেল কিন্তু ) তার চিহ্ন ফোসকার আকারে পায়ে থেকে গেল। অথচ এতে অপ্লির কোন অংশ নেই ...... মানুষ পরস্পরে জেনদেন ও চুক্তি করবে, কিন্তু আন্ধানতের হক কেউ আদায় করবে না। ( আমানতদার লোকের এমন অভাব দেখা দেবে যে, ) মানুষ বলবে, অমুক গোরের মধ্যে একজন আমানতদার আছে।

এই হাদীসে মানুষের অন্তরের সাথে সম্পর্কশীল একটি বিষয়কে আমানত বলা হয়েছে। এ বিষয়টিই শরীয়তের আদেশ-নিষেধ ছারা আদিষ্ট হওয়ার যোগ্যতা রাখে।

মসনদে আহমদে বণিত হযরত আবদুরাহ্ ইবনে আমরের রেওয়ারেতে রসূনু— রাহ্ (সা) বলেন, চারটি বন্ধ এমন যে, এওলো অজিত হয়ে গেলে দুনিরার অন্য কোন বন্ধ অজিত না হরেও পরিতাপের কিছু নেই। সেওরো এই ঃ আমানভের হিকাষত, সতাবাদিতা, নিছু বুষ চরিত্র, হারার খাদ্য। (ইবনে-কাসীর )

ভাষানত কিরূপে পেশ করা হবে ঃ উদ্ধিখিত আরাতে বলা হয়েছে যে, আমি জাকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালার সামনে আমানত পেশ করেছিলাম। ভারা সকলেই এর বোঝা বহন করতে অস্থীকার করল এবং এর যথার্থ হক আদায় করার ব্যাপারে ভীত হয়ে গেল। কিন্তু মানুষ এই বোঝা বহন করে নিল।

এখানে চিন্তাসাপেক্ষ বিষয় এই যে, আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালা বাহাত অপ্রাণীবাচক ও চেতনাহীন বন্ধ। তাদের সামনে আমানত পেশ করা এবং তাদের প্রত্যান্তর দেওয়া কি প্রকারে সম্ভব হল ?

কেউ কেউ একে রূপক ও উপমা সাবান্ত করেছেন। যেমন কোরআন গাক এক জায়গায় উপমান্তরূপ বলেছে :

عَدْمُ الله অধাৎ আমি এই কোরআন পর্বতের উপর নাষিল করলে আপনি দেখতেন যে, পর্বতও এর ভারে নুয়ে পড়ত এবং আরাহ্র ভরে ছিলবিচ্ছিল হয়ে যেত। এখানে ধরে নেওয়ার পর্বায়ে এই উপমা বশিত হয়েছে। আক্ররিক অর্থে পর্বতের উপরে অবতীর্ণ করা উদ্দেশ্য নয়। قَا عَرَضُنَا আরাভও তাঁদের মতে ভেমনি একটি উপমা।

কিন্ত অধিকাংশ আলিমের মতে এটা ঠিক নয়। কেননা, এর প্রমাণস্বরূপ যে আয়াত গেশ করা হয়েছে, তাতে কোরজান পাক স্পান্ধর করে ব্যাপারটি যে নিছক ধরে নেওয়ার পর্যায়ে, তা নিজেই প্রকাশ করে দিয়েছে। কিন্ত আলোচ্য আয়াতে একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। একে কোন প্রমাণ ব্যতিরেকে রূপক ও উপমা মেনে নেওয়া বৈধ হবে না। যদি প্রমাণ গেশ করা হয় যে, এসব বন্ত অচেতন ও জড়, এদের সাথে প্রমোভর হতে পারে না, তবে তা কোরআনের অন্যান্য বর্ণনা দৃশ্টে প্রত্যাখ্যাত হবে। কারণ, কোরআন পাকের স্পত্ট ইরশাদ এই ঃ

ত্র ১০০ছ অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তু আল্লাহ্র হামদ, প্রিল্পতা খোষণা করে। বলা বাহলা, আল্লাহ্কে চেনা এবং তাকে প্রভটা, মালিক, সর্বোচ্চ ও সর্বপ্রেচ জান করে তাঁর স্বতি পাঠ কর্ চেত্রন ও উপল্থি বাতীত সভ্বপর নয়। তাই এ আল্লাভ দৃষ্টে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, উপল্থি ও চেত্রনা সকল সৃষ্টবন্তর মধ্যে এমন কি, জড় পদার্থের মধ্যেও বিদ্যমান আছে। এই উপল্থি ও চেত্রনার ভিত্তিতেই তাদেরকে সঞ্চোধন করা যায় এবং তারা উত্তরও দিতে পারে। উত্তর শব্দ ও অক্লরের মাধ্যমেও হতে পারে। এতে বুদ্দিগত কোন অস্থাব্যতা নেই। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা আকাদ, পৃথিবী ও পর্বত্যালাকে বাকশ্রিক দিতে পারেন। তাই অধিকাংশ তক্ষসীরবিদের মতে আকাদ, পৃথিবী ও

পর্বতমালার সামনে আক্ষরিক অর্থেই আমানত পেশ করা হয়েছে এবং ভারা আক্ষরিক অর্থেই এ বোঝা বহন করতে অক্ষমতা প্রকাশ করেছে। এতে কোন উপমা অথবা রাপকতা নেই।

আমানত ইছাধীন পেশ করা হয়েছিল, বাধ্যতামূলক নয় ঃ এখানে প্রশ্ন হয় যে, আলাহ্ তা'আলা হারং যখন আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালার সামনে আমানত পেশ করলেন, তখন তাদের তা বহন করতে অহীকার করার শক্তি কিরাপে হল ? আলাহ্র অবাধ্যতার কারণে তাদের তো নাভানাবুদ হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। এছাড়া আকাশ ও পৃথিবী যে আলাহ্র আভাবহ ও অনুসত, তা কোরআনের আয়াত

এ প্রয়ের জওরাব এই ষে, এ আরাতে তাদেরকে এক শাসকস্কাত অনুবতিতার আদেশ দেওরা হয়েছিল যাতে একথাও বলে দেওরা হয়েছিল যে, তোমরা রাষী হও অথবা গররাষী, সর্বাবস্থায় এ আদেশ মানতে হবে। কিন্তু আমানত পেশ করার আরাত এরপ নয়। এতে আমানত পেশ করে তাদেরকে কবৃল করা ও কবৃল না করার এখতিয়ার দেওয়া হয়েছিল।

ইবনে-কাসীর ইবনে-ভাকাস, হাসান বসরী, মুজাহিদ প্রমুখ একাধিক সাহাবী ও তাবেরী থেকে ভামানত পেশ করার এই বিবরণ উদ্ধৃত করেছেন যে, ভাদ্ধাহ্ তা'ভালা প্রথমে আকাশের সামনে অভগর পৃথিবীর সামনে এবং শেষে পর্বতমালার সামনে ইচ্ছাধীন আকারে এ বিষয় পেশ করেন যে, আমার আমানতের বোঝা নির্ধারিত প্রতিদানের বিনিময়ে ভোমরা বহন কর। প্রত্যেকেই বিনিময় কি, ভা জানতে চাইলে বলা হল, ভোময়া পূর্ণরূপে আমানত বহন করলে অর্থাৎ বিধানাবলী প্রোপ্রির পালন করলে প্রকার, সওয়াব এবং আদ্ধাহ্র কাছে বিশেষ সভ্যান লাভ করবে। পক্ষাভরে বিধানাবলী পালন না করলে অথবা ব্রুটি করলে আমাব ও শান্তি দেওয়া হবে। একথা ভানে এসব বিশালকায় সৃত্তি জওয়াব দিল, হে আমাদের পালনকর্তা। আমরা এখনও আপনার আভাবহ দাস , কিন্ত আমাদেরকে যখন এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে, তখন আমরা এ বোঝা বহন করতে নিজেদেরকে অক্ষম পাদ্ধি। আমরা সওয়াবও চাই না এবং আ্যাবও ভোগ করার শক্তি রাখি না।

তফ্সীরে-কুরতুবীতে উদ্ভ হযরত ইবনে-আকাস (রা)-এর বাচনিক রিওয়া-রেডে রসূলুরাহ (সা) বলেন, অতপর আরাহ্ তা'আলা হযরত আদম (আ)-কে সম্বোধন করে বললেন, আদি আমার আমানত আকাশ ও পৃথিবীর সামনে পেশ করে-ছিলাম, তখন তারা এই বোঝা বহন করতে অক্ষমতা প্রকাশ করেছে। এখন তুমি কি এর নির্ধারিত প্রতিদানের বিনিময়ে এই আমানত বহন করতে সম্মত আছে? আদম (আ) জিভাসা করনেন, হে পালনকর্তা, এর বিনিময়ে কি প্রতিদান পাওয়া যাবে? উত্তর হল, পূর্ণাল আনুগতা করনে পুরস্কার পাবে (যা আল্লাহ্র নৈকটা, সন্তল্টি ও জায়াতের চিরছায়ী নিয়ামতের আকারে হবে)। পক্ষান্তরে যদি এই আমানত পণ্ড কর, তবে শান্তি পাবে। আদম (আ) আল্লাহ্র নৈকটা ও সম্তুল্টিতে উন্নতি লাভের আগ্রহে এ বোঝা বহন করে নিলেন। বোঝা বহনের পর যোহর থেকে আসর পর্যন্ত যতটুকু সময়, ততটুকু সময়ও অভিবাহিত হতে পারেনি, ইতিমধ্যে শয়তান তাকে সুপ্রসিদ্ধ পথপ্রভট্টায় লিম্ত করে দিল এবং তিনি জালাত থেকে বহিষ্ঠত হলেন।

আমানত কখন পেশ করা হয়েছিল? উপরে বর্ণিত রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, আদম স্টিটর পূর্বেই আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালার সামনে আমানত পেশ করা হয়েছিল। আদম স্টিটর পর তাঁর কাছে এ কথাও প্রকাশ করা হয়েছিল যে, তোমার পূর্বে আকাশ ও পৃথিবীর সামনেও এই আমানত পেশ করা হয়েছে। তাদের শক্তি ছিল না বিধায় তারা অক্নমতা প্রকাশ করেছে।

কাহাত বোঝা যায় যে, اَلْسُنْ لِرَاكِمُ ज्ञोकांत গ্রহণের পূর্বে এই আমানত পেশ করার ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। কেননা এই অসীকার আমানতের বোঝা বহন করার প্রথম দফা এবং পদের শপথ করার ছলাভিষিক্ত।

পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য আমানত বহুনের যোগ্যতা জরুরী ছিল ঃ আলাত্ তা'আলা আদি তকদীরে ছির করে নিয়েছিলেন যে, তিনি আদম (আ)-কে পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি নিমুক্ত করবেন। এ প্রতিনিধিত্ব তাকেই দান করা যেত, যে আলাত্র বিধানাবলী মেনে চলার দায়িত গ্রহণ করতে পারত। কেননা এই প্রতিনিধিত্বের অর্থ এই যে, পৃথিবীতে আলাত্র আইন প্রয়োগ করবে এবং মানব জাতিকে আলাত্র বিধানাবলীর আনুগত্যে উৰুদ্ধ করবে। তাই স্টিগতভাবে হ্যর্ভ আদম (আ) এই আম্নত বহন করার জন্য প্রভত হয়ে গেলেন। অথচ তিনি জানতেন যে, বিশালকায় স্টেবর এ ব্যাপারে অক্ষমতা প্রকাশ করেছে।—(মারহারী)

এর মর্মার্থ পরিপামের ব্যাপারে অভ। এ বাক্য থেকে বাহাত বোঝা যায় যে, এতে সর্বাবছায় মানুষের নিন্দা করা হয়েছে যে, এই অর্বাচীন সাধ্যাতীত বিরাট বোঝা বহন করে নিজের প্রতি জুলুম করেছে; কিন্তু কোরআনী বর্ণনাদৃশ্টে বান্তবে তা নয়। কেননা মানুষ বলে হষরত আদম (আ) বোঝানো হলে তিনি তো নিন্দাপ পয়সময়য়। তিনি নিজের উপর অপিত দায়িছ পুরোপুরি আদায় করেছেন। এরই ফলশুন্তিতে তাঁকে আয়াহ্র প্রতিনিধি করে পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়। তাঁকে ফেরেশতাদের বারা সিজদা করানো হয়। পরকালে তাঁর মর্বাদা ফেরেশতাদেরও উর্ফো রাখা হয়। পয়ান্তরে মানুষ বলে সমগ্র মানবজাতি বোঝানো হলে তাদের মধ্যে লাখো পয়সম্বর রয়েছেন এবং কোটি

কোটি সংকর্মপরায়ণ ওলী রয়েছেন, ফাদের প্রতি ফেরেশতাগণও ট্রর্মা করেন। তাঁরা কর্মের মাধ্যমে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, তাঁরা এই আল্লাহ্র আমালতের ষথার্থই হকদার ছিলেন। তাঁদের কারণে কোরজান পাক মানব জাতিকে 'আশ্রাফুল মখলুকাত' আখ্যায়িত করেছে। বলা হয়েছে বিশার পাল নয় । এ কারণেই তফসীর-বিদগণ বলেন যে, উপরোক্ত বাকাটি নিন্দার জন্য নয় , বরং অধিকাংশ ব্যক্তির বাস্তব অবছা বর্ণনা করার জন্য অবতারণা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, মানব জাতির অধিকাংশ যালিম ও অক্ত প্রমাণিত হয়েছে। তারা এই আমানতের হক আদায় করেনি এবং ক্ষতিগ্রন্ত হয়েছে। অধিকাংশের অবছা বিধায় একে মানব জাতিরই অবছা বলে দেয়া হয়েছে।

সারকথা এই যে, আয়াতে বিশেষভাবে সেই ব্যক্তিবর্গকে যালিম ও অভ বলা হয়েছে, যারা শরীয়তের আনুগত্যে সফলকাম হয়নি এবং আমানতের হক আদায় করেনি। কাফির, মুনাফিক ও পাপাচারী মুসলমান সকলেই এর অভর্ভুক্ত। হয়রত ইবনে আব্বাস, ইবনে যুবায়ের হাসান বসরী (র) প্রমুখ থেকে একই তফসীর বণিত আছে।—(কুরতুবী)

ত উদ্দেশ্য বর্গনা অর্থে নয়, বরং ব্যাকরণের পরিভাষায় একে عا قبت বলা হয়।
আয়াতের অর্থ এই যে, পরিণামে আয়াহ্ তা'আলা মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীদেরকে এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীদেরকে শান্তি দেবেন এবং মুশনিন পুরুষ
ও মুশনিন নারীদেরকে পুরুষ্ঠ করবেন। এক আরবী কবিতায় এই

अভাবে
ব্যবহাত হয়েছে

النوا للخوا بانوا للخوا بالموت وابنوا بالموت وابنو

এর সাথে এ বাকাটি সম্পর্কষ্ক । অর্থাৎ মানুষ যে

7

আমানভের বোঝা বহন করেছে, এর পরিগামে মানুষ দু'দলে বিভক্ত হরে যাবে—এক. কাফির, মুনাফিক ইত্যাদি, যারা অবাধ্য হয়ে আমানত নতট করে দেবে তাদেরকে নান্তি দেওরা হবে। দুই. মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী। যারা আনুসত্যের মাধ্যমে আমানভের হক আদার করবে। তাদের সাথে অনুগ্রহ ও ক্ষমাসুদ্দর ব্যবহার করা হবে।

পূর্বে শুনি ও ১ १६० শব্দবারে এক তক্ষসীরে বলা হয়েছে যে, এটা সমগ্র মানবজাতির জন্য নয় ; বরং বিশেষ ধরনের লোকদের জন্য বলা হয়েছে, যারা আছাত্র আমানতকে নতট করে দেবে। উপরোক্ত সর্বশেষ বাক্যেও এ তক্ষসীরের সমর্থন রয়েছে।

#### سو ر 3 السبا

#### मुद्रा भावा

মভার অবভীর্ণ, ৫৪ আয়াত, ৬ রুক্

### بِنسيم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيْدِ

الْحَدُ اللهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَا فِي السَّمَا فِي السَّمَا فِي الْاَخِرَةِ الْاَخِرَةِ الْاَحْدُ الْحَدُونُ وَمَا يَخُرُهُ وَلَهُ الْحَدُونُ وَمَا يَخُرُهُ وَمُنَا يَكُونُ وَمَا يَخُرُهُ وَمُنَا يَكُونُ وَمَا يَخُرُهُ وَمُنَا يَكُونُ وَمَا يَخُرُهُ وَمُنَا يَكُونُ وَمَا يَخُرُهُ وَفِيهَا وَهُوَ الرَّحِيْهُ الْعُفُولُ وَمِنَ التَّكَا وَمَا يَعُهُمُ وَفِيهَا وَهُو الرَّحِيْهُ الْعُفُولُ وَ

#### পরম করুমের ও জসীম দাতা আল্লাহ্র নামে ওক্ল

(১) সমস্ত প্রশংসা আরাহ্র মিনি নভোমগুলে বা আছে এবং ভূমগুলে যা আছে সবকিছুর মালিক এবং তাঁরই প্রশংসা পরকালে। তিনি প্রভামর সর্বন্ত। (২) তিনি জানেন বা ভূগর্ভে প্রবেশ করে, যা সেধান থেকে নির্গত হয়, বা আকাশ থেকে বর্ধিত হয় এবং যা আকাশে উম্বিত হয়। তিনি পরম দয়ালু, ক্লমাশীল।

#### चक्जीरम्ब जान-जशक्तभ

সমস্ত প্রশংসা ( ও ওপকীর্তন ) আল্লাহ্র জন্য শোভনীয়, যিনি নভামগুলে যা আছে এবং ভূমওলে যা আছে সবকিছুর মালিক। (তিনি ইহকালে যেমন প্রশংসার হকদার, তেমনি) পরকালেও প্রশংসা ( ও ওপকীর্তন ) তাঁরই জন্য শোভনীয়। ( এটা এভাবে প্রকাশ পাবে যে, জালাতীয়া জালাতে প্রবেশ করার পর এ ভাষায় আল্লাহ্র প্রশংসা করবেঃ

اَ لَحَمْدُ لِلهِ الَّذِي هَـَدا نَا لِهٰذَا - اَ لَحَمْدُ لِلهِ الَّذِي اَ ذُهَبَ مَنَّا الْعَزَنَ اَ لَحَمْدُ لِلهِ الَّذِي مَدَ تَنَا وَ مُدَ لَا ইত্যাদি) তিনি প্রভাময়, (আকাশ ও গৃথিবীর সমুদয় সৃল্টিকে অসংখ্য উপযোগিতা ও উপকারিতা সম্বালিত করে সৃল্টি করেছেন এবং তিনি) সর্ব বিষয়ে অবহিত। (এসব উপযোগিতা ও উপকারিতা সৃল্টি করার পূর্বেই এ সন্দর্কে অবহিত। তিনি এমন শবরদার যে) তিনি জানেন যা ভূ-গর্ভে প্রবেশ করে (যথা বৃল্টির গানি) এবং যা তা থেকে নির্গত হয় (যথা বৃক্ষ ও সাধারণ উদ্ভিদ) এবং যা আকাশ থেকে ব্রিত হয় এবং যা আকাশে উথিত হয় (যেমন ফেরেশতাগণ আকাশে উঠানামা করেন, শরীয়তের বিধানাবলী আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয় এবং সৎকর্মসমূহ আকাশে উথিত হয় । এসব বিষয়ের মধ্যে দৈহিক ও আত্মিক উপকারিতা আছে। এসব উপকারিতার দাবি এই যে, সব মানুষ আল্লাহ্ তা'আলার পূর্ণ কৃতভ হবে এবং কেউ য়ুটি করলে সে শান্তি পাবে। কিন্ত ) তিনি (আলাহ্) পরম দয়ালু (এবং) ক্ষমাশীল (ও খীয় রহমতে সগীয়া গোনাহ্ সৎকর্মের ফলে, ক্বীয়া গোনাহ্ তওবার ফলে এবং উভয় প্রকার গোনাহ্ কেবল খীয় কৃপায় ক্ষমা করে দেন। কৃষ্ণয় ও শিরকের গোনাহ্ ঈমানের মাধ্যমে ক্ষমা করে দেন)।

وَقَالَ الّذِينَ كَفُرُوا لَا تَارِينَا السّاعَةُ وَقُلُ بَلَى وَرَجِ لَتَارِيَبُكُمْ فَلِمِ الْفَيْبُ لَا يَعْرُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَةٍ فِي السّمُوٰتِ وَلَا فِي الْاَصْ فَلِمِ الْفَيْبُ لَا يَعْرُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَةٍ فِي السّمُوٰتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ وَلِاَ الصّلِحْتِ الْوَلِيكَ وَلَا الكَّهُ وَلَا لَا فَيْ كَرِيْبُ مَيْبِينِ هُرِينِ مَيْبِينِ هُرَايَةً وَاللّذِينَ الْمَنْوَ وَيَرَى النّذِينَ الْمُولِمِينَ اللّهُ لَكُومُ مَعْمُولَةً وَرِزْقُ حَرِيْبُ هِ وَاللّهِ يَنْ اللّهُ اللّهُ وَلَيْكَ لَهُمُ مَعْمُولَةً وَرِزْقُ حَرِيْبُ هُو النّهُ وَلَيْكَ اللّهُ وَلَيْكَ اللّهُ وَلَيْكَ اللّهُ وَلَيْكَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّه

# مِنَ التَّكَارُ وَالْاَرْضِ اِن نَشَا أَغَيْفَ بِرَمُ الْأَرْضَ أَوْنَتُ وَظُ عَلَيْهِمُ الْمُأْرِضَ اَوْنَتُ وَظُ عَلَيْهِمُ الْمُأْرِضَ التَّكَارِ وَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يُدَّ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِينِي قَ فَ ذَلِكَ لَا يُدَّ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِينِي قَ

(৩) কাফিররা বলে, ভামাদের উপর কিয়ামত ভাসবে না। বলুন, কেন ভাসবে না ? আমার পালনকর্তার শপথ—অবশ্যই আমবে । তিনি অদৃশ্য সম্পর্কে ভাত । নভোমগুলে ও ভূ-মগুলে তাঁর অগোচরে নয় অণু পরিমাণ কিছু, না তদপেকা ক্ষুদ্র এবং না রহৎ--সমন্তই আছে সুস্পত্ট কিতাৰে। (৪) তিনি পরিণামে যারা মু'মিন ও সংকর্ম-পরায়ণ, তাদেরকে প্রতিদান দেবেন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিবিক। (৫) আর যারা আমার আয়াডসমূহকে ব্যর্থ করার জন্যে উঠেপড়ে রেগে খায়, তাদের জন্য রয়েছে যত্তপাদায়ক শান্তি। (৬) যারা ভানপ্রাণ্ড, তারা ভাপনার পালনকর্তার নিকট থেকে অবতীর্ণ কোরআনকে সত্য ভান করে এবং এটা মানুষকে পরাক্রমশালী, প্রশংসার্হ ভারাহ্র পথপ্রদর্শন করে। (৭) কাঞ্চিররা বলে, ভামরা কি তোমাদেরকে এমন ব্যক্তির সন্ধান দেব, যে তোমাদেরকে খবর দেয় যে; তোমরা সম্পূর্ণ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও তোমরা নতুন সৃষ্ধিত হবে ? (৮) সে আলাহ্ সম্পর্কে মিধ্যা বলে, না হয় সে উম্মাদ এবং যারা পরকালে অবিশ্বাসী, তারা আযাবে ও যোর পথস্লুল্টতায় পতিত আছে। (১) তারা কি তাদের সামনের ও শশ্চাতের আকাশ ও পৃথিবীর প্রতি লক্ষ্য করে না? আমি ইচ্ছা করলে তাদের সহ ভূমি ধসিরে দেব অথবা আকাশের কোন খণ্ড তাদের উপর পতিত করব। আলাহ অভিমুখী প্রত্যেক বান্দার জন্য এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ্

কাফিররা বলে, আমাদের উপর কিয়ামত আসবে না! আপনি বলে দিন, কেন ( আসবে না ) । আমার অদৃশ্য বিষয়ে ভাত পালনকর্তার শপথ, তা অবশ্যই তোমাদের উপর আসবে। ( তাঁর ভান এমন সুবিস্তৃত ও সর্বব্যাপী বে, ) তাঁর অপোচ্বরে নয় অণু পরিমাণ কিছু, না আকাশে, না পৃথিবীতে ( বরং সবই তাঁর ভানে উপন্থিত ) এবং না তদপেক্ষা ক্ষুদ্র, না রহৎ—সমন্তই ( আল্লাহ্র ভান সর্বব্যাপী হওয়ার কারণে ) সুস্পত্ট কিতাবে ( লওহে মাহফুয়ে ) আছে।

(কিয়ামত সম্পর্কে কাফিরদের একাধিক সন্দেহ ছিল। এক. কিয়ামত হাদি আসেই, তবে কখন আসবে বলুন তি তুর্নি দুই. যেসব অংশ একর করে তাতে জীবন সঞ্চার করা হবে বলা হয় সেওলোর তো নাম-নিশানাও থাকবে না। কাজেই একর করা হবে কিরাগে ই

অদুশ্য ভান সপ্রমাণ করার উপরোজ বিষয়বস্তুর ধারা প্রথমে সন্দেহের জওয়াব হয়ে গেছে। অর্থাৎ কিয়ামতের সময়ভান বিশেষভাবে আল্লাহ্র সাথে সম্পর্কমুক্ত। পরগছরের এটা জানা না থাকলে জরুরী হয় না যে, কিয়ামত সংঘটিত হবে না। আল্লাহ্ বলেন, عُنْدُ الله গ্রন্ধান্তরে সর্ববাগী ভান সপ্রমাণ করার ধারা বিতীয় সন্দেহের জওয়াব হয়ে গেছে। অর্থাৎ মানবদেহের সমুদয় অংশ পৃথিবীতে বিক্ষিণ্ড ও বাতাসে ছড়িয়ে গড়া সজ্বেও আমার ভানের অপোচরে আসবে না ৷ আমি वर्षन रेच्हा अक्ट्र करत त्व । जाहार् वरतन हेर्डिं असन किन्नामरण्य উদ্দেশ্য বণিত হচ্ছে। ) যাতে মু'মিন ও সৎকর্মপরায়ণদেরকে (উত্তম ) প্রতিদান দেন। ( সুতরাং ) তাদের জন্য রয়েছে ক্রমাও ( জান্নাতে ) সম্মানজনক রিষিক। আর ষারা আমার আয়াতসমূহকে বানচাল করার চেল্টা করে নবীকে পরান্ত করার জনা, ( যদিও এ চেল্টার ব্যর্থও হয় ) তাদের জন্য কঠোর মর্মন্তদ শান্তি রয়েছে। (কোরআনের আয়াত বানচাল করার জন্য এ শাস্তি হওয়াই উচিত। কেননা কোরআন সত্য ও আছাত্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ এরূপ সত্যকে বানচাল করা স্বয়ং আছাত্কে মিখ্যা বলার বিতীয়ত কোরআন সৎপথ প্রদর্শন করে। যে একে অমান্য করবে, সে ইচ্ছাপূৰ্বক সৎপথ থেকে দূরে থাকবে। সে বিশুদ্ধ বিশ্বাস ও সৎকর্মের সদ্ধান পাবে না। এটাই ছিল মুজ্রির পথ। সুতরাং ইচ্ছাপূর্বক মুক্তির পথ বর্জন করার কারণে শান্তি হওয়া অন্যায় নয়। কোরআন সত্য ও পথপ্রদর্শক তা সপ্রমাণ করার এক সহজ পদ্ধতি এই যে ) যারা (ঐশী প্রছসমূহের) ভান প্রাণ্ড, তারা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আপনার প্রতি অবতীর্ণ কোরআনকে সত্য ভান করে এবং এটা পরাক্রমশালী, প্রশংসার্হ আছাত্র (সন্তণ্টির ) পথপ্রদর্শন করে। ( এ সম্পর্কে সূরা শোয়ারায়ে আলোচনা করা হয়েছে। কিয়ামতের থবর সম্বলিত হওয়ার কারণে কোরআনের সভাভাকেই এ ছলে খক্তম দেওয়া হয়েছে। নতুবা ঈশানের জন্য আরও অনেক জরুরী বিষয় রয়েছে। সুতরাং সার কথা হল এই ষে, কিয়ামতের দিন এই কিয়ামতকে মিথ্যা বলার কারণেও শান্তি হবে। অভপর আবার কিয়ামত সপ্রমাণ করা হয়েছে।) কান্ধিররা (পরস্পরে) বলে, আমরা তোমাদেরকে এমন ব্যক্তির সন্ধান দেব কি, যে তোমাদেরকে (বিস্ময়কর) খবর দেয় যে, তোমরা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও (কিয়ামতের দিন) তোমরা নতুন সুজিত হবে। সে আলাহ্র বিরুদ্ধে (ইচ্ছাপূর্বক) মিথ্যা বলে, না হয় সে উম্মাদ। (ফলে ইচ্ছা ছাড়াই মিখ্যা বলছে। কেননা, এটা অসম্ভব বিধায় এ সম্পকিত খবর মিখ্যা। আল্লাহ্ বলেন, আমার নবী মিখ্যাবাদী ও উদ্মাদ কিছুই নয় ) বরং বারা পরকালে অবিদ্বাসী তারাই আষাব ও ঘোর পথল্লন্টতায় পতিত। এই পথল্লন্টতার নগদ প্রতিক্লিয়াম্বরাপ সত্যবাদী মিখ্যাবাদী ও উদ্মাদ দৃষ্টিগোচর হয় এবং ভবিষ্যৎ প্রভাব এই ষে, শান্তি ভোগ করতে হবে। মূর্ষেরা বিক্ষিপ্ত জড় অংশসমূহ একর ও পুনক্ষজীবিত করাকে অসম্ভব ও সাধ্যাতীত মনে করে। (জিভাসা করি,) তারা কি (কুদরতের প্রমাণাদির

মধ্য থেকে) আকাশ ও পৃথিবীর প্রতি জক্ষ্য করে না, যা তাদের সামনে ও পশ্চাতে বিদ্যমান আছে (যে, তারা যেদিকেই তাকার, সেদিকেই এগুলো দৃশ্টিগোচর হর। এসব বিশালকার বন্ত যিনি প্রথমে সৃশ্টি করেছেন, তিনি কি ক্ষুদ্রকার বন্ত পুনরার হিন্টি করেছে সক্ষম নন ? আছাহ্ যজেন ঃ
সাডার প্রমাণাদি চোখের সামনে থাকা সন্ত্বেও অবীকার ও হঠকারিতার কারণে তারা তাৎক্ষণিক শান্তি পাওরার যোগ্য। শান্তিও এমন যে, আছাহ্র কুদরতের প্রমাণ এবং তাদের জন্য মহা নিরামন্ত এই আকাশ ও পৃথিবীকেই তাদের শান্তির হাতিরারে রাগান্তরিত করে দেওয়া। কারণ, যে নিরামত অবীকার করা হয়, তাকেই আমাবে রাগান্তরিত করে দিকে পরিতাপ বেশি হয়। আমি এ শান্তি দিতেও সক্ষম। সেমতে) আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে ভূ-গর্ভে ধসিয়ে দেব অথবা তাদের উপর আকাশের কোন বন্ত পতিত করব। (কিন্ত রহস্যের কারণে অবকাশ দিয়ে রেখেছি। মোটকথা তাদের উচিত আকাশ ও পৃথিবীর প্রতি লক্ষ্য করা। কেননা, ) এতে (কুদরতের) পূর্ণ নিদর্শন রয়েছে (কিন্তু) সেই বান্দার জন্য, যে আছাহ্ অভিমুখী (এবং সত্যান্বেরী। অর্থাৎ প্রমাণ তা যথেণ্ট ভাছে, কিন্তু তাদের পক্ষ থেকে অন্বেষণ নেই। তাই তারা বঞ্চিত)।

#### আনুষ্টিক ভাতব্য বিষয়

्वें النيب আলাত্ তা'আলার ঋণাবলীর মধ্য থেকে এ ছলে অদৃশ্য ভান ও সর্বব্যাপী ভানকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এই যে, এখানে কিয়ামত অস্বীকারকারীদের ব্যাপারে আজোচনা হচ্ছে। কাঞ্চিরদের কিয়ামত অস্বীকার করার বড় কারণ ছিল এই যে, সকল মানুষ মরে মৃত্তিকায় পরিণত হয়ে গেলে সেই মৃত্তিকার কণাসমূহও পুথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে। সুভরাং সারা পৃথিবীতে বিক্ষিণ্ড কণাসমূহকে একর করা, অতপর প্রত্যেক মানুষের কণাকে অন্য মানুষের কণা থেকে আলাদা করে তার অন্তিছে সংযুক্ত করা কিরাপে সম্ভবপর ? একে অসম্ভব মনে করার ভিত্তি এটাই ছিল যে, তারা আল্লাহ্ তা'আলার ভান ও কুদরতকে নিজেদের ভান ও কুদরতের অনুরূপ মনে করে রেখেছিল। আল্লাহ্ তা'আলা বলে দিয়েছেন যে, তাঁর জান সারা বিশ্বব্যাপী। আকাশ ও পৃথিবীতে অবস্থিত সব কিছু ভিনি জানেন। কোনু বস্ত কোথায় কি অবস্থায় আছে, তাও তিনি জানেন। স্টিটর কোন কণা তার অভাত নয়। এই সর্ববাাপী ভান আছাত্ তা'আলার বৈশিশ্টা। ফেরেশতা হোক কিংবা পয়গমর কারও এরাপ সর্বব্যাপী ভান অর্থিত হতে পারে না। এমন সর্বব্যাপী ভানসম্পন্ন সভার জন্য মানুষের কণা-সমূহকে আলাদাভাবে সারা বিশ্ব থেকে একর করা এবং সেওলো দারা পুনরায় দেহ গঠন করা মোটেই কঠিন ব্যাপার নয়।

عُوْرِيْنَ — अर्बा९ जात्रा स्वत ति करत्रहित आमारक अक्रम करत्र मिश्रात्र जना।

्रें الَيْمِ الْهُمْ عَذَاكِ مِنْ وَ جَزِ الْبَيْمِ الْهُمْ عَذَاكِ مِنْ وَ جَزِ الْبَيْمِ الْهُمْ عَذَاكِ مِن وَ جَزِ الْبَيْمِ الْعَامِ अर्थार लाजि ।

هُ وَيُرَى الَّذِينَ ٱ وُ تُوا الْعَلَمُ —এতে কিরামত অস্বীকারকারীদের বিপরীতে কিরামতে বিশাসী মু'মিনদের আলোচনা করা হয়েছে। তারা আলাহ্র পক্ষ থেকে রস্বুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি অবতীর্ণ ভান ঘারা উপকৃত হয়েছিল।

وَ قَالَ الَّذِينَ كَفُو وَا هَلَ نَد لَّكُمْ عَلَى رَجِلٍ يَّنبِلُكُمْ إِذَا مَزْ قَلْمَ كُلَّ مَمَزَّقِ الْح

এখানে কিরামতে অবিরাসীদের উজি উদ্ধৃত করা হয়েছে। তারা ঠাট্টা ও উপহাসের ছলে বলত, এস, আমরা তোমাদেরকে এমন এক অভূত ব্যক্তির সন্ধান নেই, যে বলে তোমরা পূর্ণরাপে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও তোমাদেরকে পুনরায় নতুনভাবে স্টিট করা হবে, অভপর তোমাদেরকে এই আকার-আকৃতিতেই জীবিত করা হবে।

বলা বাহল্য ব্যক্তি বলে এখানে নবী করীম (সা)-কে বোঝানো হয়েছে, যিনি কিয়ামত ও তাতে মৃতদের জীবিত হওয়ার খবর দিতেন এবং সেসবের প্রতি বিশ্বাস হাপন করতে বলতেন। কাফিররা সকলেই তাঁকে পূর্ণরাপে চিনত ও জানত। কিন্তু এখানে এডাবে উল্লেখ করেছে যেন তারা তাঁর সম্পর্কে আর কিছুই জানে না। উপহাস এবং তাফ্রিল্য প্রকাশের জনাই এরাপ ভরিতে কথা বলা হয়েছিল।

শেকে উড্ত। এর অর্থ চিরা ও খণ্ড-বিখণ্ড করা।

ال ممر ق - এর অর্থ মানবদেহ ছিন্ন-বিদ্যি হয়ে আনাদা হয়ে যাওয়া। অভপর কাফিররা রসূনুলাহ (সা)-র খবর দেওয়া সম্পর্কে তাদের ধারণা এভাবে ব্যক্ত করেছে।

बंद के वे के विश्व हिंदी हिंदी विश्व हिंदी विश्व हिंदी हि

ত্র নির্মান নির্মান নির্মান করেছে। ত্র নির্মান করেছে। ত্র নির্মান করেছে। ত্র নির্মান করেছে। ত্র নির্মান ও পৃথিবীর হলট বন্ধসমূহে চিন্তা করলে এবং আল্লাহ্র পূর্ণাস কুদরত প্রত্যক্ষ করলে কাফিররা কিয়ামতকে অল্লীকার করতে পারবে না। সাথে সাথে আরাতে অবিশ্বাসীদের জন্য লান্তির সতর্কবাণীও রয়েছে। অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবীর বিশালকায় সল্টবন্ত তোমাদের জন্য বিরাট নিয়ামত। এগুলো প্রত্যক্ষ করার পরও তোমরা অবিশ্বাস ও অল্লীকারে অটল থাকলে আল্লাহ্ এসব নিয়ামতকেই তোমাদের জন্য আ্লাবের রূপান্তরিত করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। ফলে পৃথিবী তোমাদেরকে প্রাস করে নেবে। আকাশ খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে তোমাদের উপর পত্তিত হবে।

## قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمُوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَا مُوْتِهَ إِلاَ دُابَةُ الْاَرْضِ ثَاكُلُ مِنْسَاتَهُ ، فَلَتَا خَرْتَبَيْنَتِ الْجِنُّ اَنْ لَوْكَانُوا يَعْلَمُوْنَ الْعَبْبَ مَالِبَثُواْ فِي الْعُذَابِ الْمُهِنِينِ أَنْ

(১০) আমি দাউদের প্রতি অনুপ্রহ করেছিলাম এই আদেশ মর্মে যে, হে পর্বত-মালা, তোমরা দাউদের সাথে জামার পবিরতা ঘোষণা কর এবং হে পক্ষী সকল, ভোমরাও। আমি ভার জন্য লৌহকে নরম করেছিলাম। (১১) এবং তাকে বলে-ছিলাম, প্রণত বর্ম তৈরি কর, কড়াসমূহ যথাযথভাবে সংযুক্ত কর এবং সংকর্ম সম্পা-দন কর। তোমরা খা কিছু কর, আমি তা দেখি। (১২) আর আমি সোলারমানের অধীন করেছিলাম বাছুকে, বা সকালে এক মাসের পথ এবং বিকালে এক বাসের পথ অভিক্রম করত। আমি তার জন্য গলিত তামার এক বরনা প্রবাহিত করেছিলাম। ক্তক জিন তার সামনে কাল করত তার গালনকর্তার আদেশে। তাদের যে কেউ আমার আদেশ জমান্য করবে, আমি ছলভ অপ্নির-শাভি আত্মাদন করার। (১৬) তারা সোলালমানের ইচ্ছানুযালী দুর্গ, ভাতর্য, হাউযসদৃশ রহদাকার পার এবং চুলির উপর স্থাগিত বিশাল ডেগ নির্মাণ করত। হে দাউদ পরিবার! ক্রতক্রতা সহকারে তোমরা কাজ করে বাও। জামার বালাদের মধ্যে জনসংখ্যকই কুতন্ত। (১৪) যখন জামি সোলারমানের মৃত্যু ঘটালাম, তখন খুণ গোকাই জিনদেরকে তার মৃত্যু সম্পর্কে জবহিত করন। সোলায়মানের লাঠি খেয়ে খান্তিল। যখন ডিনি মার্টিতে পড়ে গেলেন, তখন জিনেরা বুবতে পারল বে, জগুণ্য বিষয়ের জান থাকলে তারা এই লাঞছনাপূর্ণ শাভিতে আৰ্থ্য থাকতো না।

#### তব্দসীয়ের সাক্ত-সংক্রেপ

আর আমি দাউদ (আ)-এর প্রতি অনুগ্রহ করেছিলাম। (সেমতে আমি পর্বত-মালাকে আদেশ দিয়েছিলাম,) হে পর্বতমালা। দাউদের সাথে বার বার পবিত্রতা ঘোষণা কর (অর্থাৎ সে যখন যিকিরে লিম্ড হয়, ডোমরাও তার সাথে যিকির কর) এবং (এমনিভাবে) পক্ষীকুলকেও (আদেশ দিয়েছিলাম। যেমন অন্য আয়াডে আছে:

\_ ا نَّا سَحَّرُ نَا ا لَجِبَا لَ مَعَدُ يُسَيِّحُنَ بِا لَعَشِيٌّ رَا لَا شَرَا بِ وَ الطَّهْرَ مَحُسُو رَقًا

সভবত এর রহস্য এই ছিল যে, তিনি যিকিরে স্কুর্তি অনুত্তব করবেন অথবা তাঁর মু'জিয়া কুটে উঠবে। পক্ষীকুলের এই তসবীহ্ খুব সম্ভব লোভাদের বোধসম্য ছিল। নতুবা অবোধসম্য তসবীহ তো তারা করেই থাকে। এতে দউদ (আ)-এর সাথে করার কোন বিশেষত্ব নেই। আছাত্বলেনঃ ﴿ لَكُنَّ ﴿ كُمُو لَكُنَّ ﴿ وَلَكُنَّ ﴿ كُمُ لَا اللَّهُ اللّ

্রেডির স্থানি তার জন্য এই দিরেছিলাম যে, ) আমি তার জন্য লৌহকে (যোমের মত) নরম করেছিলাম (এবং আদেব দিয়েছিলাম যে,) তুমি এই লোহার প্রশন্ত বর্ম তৈরি কর এবং কড়াসমূহ ষধাষথভাবে সংযুক্ত কর এবং ( আমার দেওয়া এসব নিরামতের কৃতভতাম্বরূপ) তোমরা সকলেই [অর্থাৎ দাউদ (আ) ও তাঁর লোকজন] সংকর্ম সম্পাদন কর। তোমরা যা কিছু কর, আমি তা দেখি। ( তাই পূর্ণ ওক্লছসহকারে আদেশ পালন কর।) আর আমি বায়ুকে সোলায়মান (আ)-এর অধীন করেছিলাম, যে সকালে এক মাসের পথ এবং বিকালে এক মাসের পথ অতিক্রম [ অর্থাৎ বায়ু সোলায়মান (আ)-কে এতটুকু দূরছে নিয়ে যেত। আলাহ্ बाजन : अंग्रें के प्रें के प्रें के प्रें के जिल्लाम व्यात्तक निज्ञामल अरे निरन्न हिनाम ষে, ] আমি তাঁর জন্য গলিত তামার বারনা প্রবাহিত করেছিলাম। (অর্থাৎ তামাকে খনিতে তরল করে দিয়েছিলাম, যাতে তন্দারা কোন মন্ত্রপাতির সাহায্য ছাড়াই দ্রব্য-সামপ্রী তৈরি করা সহজ হয়। দ্রব্য তৈরির পর সেই গলিত তামা জমাট হয়ে যেত। এটাও ছিল একটা মু'জিয়া। আরেক নিয়ামত এই ছিল যে, আমি জিনদেরকে তাঁর অনুগত করে দিয়েছিলাম। সেমতে) কতক জিন তাঁর সামনে (নানা রকম) কাজকর্ম করত, তাঁর পালনকর্তার আদেশে (অর্থাৎ তিনি অধীন করে দিয়েছিলেন বলে। এর সাথে জিনদেরকৈ আইনগত আদেশও দিয়েছিলাম যে,) তাদের মধ্যে যে কেউ (সোলা-রমানের আনুগত্য সম্পর্কিত) আমার আদেশ লংঘন করবে, [অধীন করে দেওয়ার কারণে সোলায়মান (আ) ভাদেরকে বেদারদের ন্যায় বাধ্যভামূলক কাজে লাগাতে পারতেন]। আমি তাকে (পরকালে) আহামামের শান্তি আদাদন করাব। (এথেকে একথাও জানা গেল যে, যে জিন ঈমান ও আনুগত্য অবলম্বন করবে, সে জাহানামের শান্তি থেকে নিরাপুদ থাকবে। অভপর জিনদের আদিল্ট কাজ বর্ণনা করা হয়েছে ঃ) জিনরা তাঁর ইব্যানুষায়ী প্রাসাদ, ভাক্ষর, হাউয-সদৃশ বৃহদাকার পাল এবং চুলীর উপর স্থাপিত বিশাল ডেগ নির্মাণ করত। (আমি তাঁকে আদেশ দিয়েছিলাম, আমার দেওয়া এসব নিয়ামতের বিনিময়ে ) হে দাউদ পরিবার, [অর্থাৎ সোনায়মান (আ) ও তাঁর লোকজন,] তোমরা সকলেই (এসৰ নিয়ামতের) কৃতভতাম্বরূপ সংকর্ম সম্পাদ্ন কর। আমার বাদাদের মধ্যে অল সংখ্যকই কৃতভ । [ তাই এই কৃতভভার মাধ্যমে ভৌমরা বহু লোক থেকে ৰতহু হয়ে যাবে। সুতরাং এ বাক্যে কৃতভভা ও সংকর্মে <del>প্রবৃথ করা হয়েছে।</del> সারা জীবন সোলায়মান (আ)-এর সামনে জিনরা এভাবে কাজ করে গেল।] অতপর যখন আমি জাঁর মৃত্যু ঘটালাম (অর্থাৎ তিনি ইডিকাল করলেন,) তখন [মৃত্যু এমনভাবে ঘটল যে, জিনরা টেরই গেল না। অর্থাৎ মৃত্যুর সময় সোলায়মান (আ) দৃহাতে লাঠি ধরে লাঠির মাথা নিজের চিবুকে লাগিয়ে সিংহা-সনে উপবিল্ট ছিলেন। এ অবস্থায় তাঁর প্রাণবায়ু নির্গত হয়ে যায় এবং তিনি এমনিভাবে সারা বছর উপবিল্ট রইলেন। জিনেরা তাঁকে উপবিল্ট দেখে জীবিত মনে করতে থাকর। কাছে যেয়ে অথবা গভীরভাবে দেখার সাধ্য কারও ছিল না। সন্দেহেরও কোন কায়ণ ছিল না। জিনেরা তাঁকে জীবিত মনে করে যথারীতি কাজ করে গেল] এবং ঘুণগোকা ব্যতীত কেউ তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে তাদেরকে অর্বহিত করল না। সে সোলায়মান (আ)-এর লাঠি খেয়ে যাছিলে। [অবনেষে লাঠি ঘুণে খাওয়ার কারণে ভেডে পড়ে গেল। লাঠি গড়ে যাওয়ায় সোলায়মান (আ)-এর অসার দেহও মাটিতে পড়ে গেল। বার্তিত পড়ে গেলেন (এবং ঘুণে খাওয়ার হিসাব করে জানা গেল যে, এক বছর আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে) তখন জিনেরা (তাদের অদৃশ্য ভান দাবির বররপ) জানতে পারল যে, যদি তারা অদৃশ্য বিষয় জানত, তবে (সারা বছর) এই লাশ্ছনাপূর্ণ শান্তিতে আবছ থাকত না (অর্থাৎ হাড়ভালা খাটুনিতে। এতে গোলামির কারণে লাশ্ছনাও ছিল এবং কচেটর কারণে বিসদও ছিল)।

#### আনুষ্টিক ভাতব্য বিষয়

উপরে কাফিরদেরকে সম্বোধন করা হয়েছিল, যারা মৃত্যুর পর দেহের অংশসমূহ বিক্ষিণত হয়ে যাওয়ার পর পুনরায় সেওলোকে একল করে জীবিত করাকে
অযৌজিক মনে করে অস্বীকার করত। আলোচ্য আয়াতসমূহে আলাহ্ তা'আলা তাঁদের
এই অসত্য ধারণা দূর করার জন্য হযরত দাউদ ও সোলায়মান (আ)-এর কাহিনী উল্লেখ
করেছেন। কারণ আলাহ্ তা'আলা তাঁদের হাতে ইহকালেই এমন কাজ সংঘটিত
করিয়েছেন, যা তাদের কাছে অসম্ভব মনে হত; যেমন লোহাকে মোমে পরিণত করা,
বায়ুকে আভাবহ করা এবং তামাকে তরল পানির মন্ত করে দেওয়া।

করেছিলাম। এক্ট--এর শাব্দিক অর্থ অতিরিক্ত। উদ্দেশ্য এমন বিশেষ গুণাবলী যা অন্যের চেয়ে অতিরিক্ত হিসাবে তাঁকে দান করা হয়েছিল। আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক পরসম্বরকে কতক বিশেষ খাতদ্রামূলক গুণাবলী দান করেছেন। এগুলোকে তাঁদের বিশেষ গ্রেচছ মনে করা হয়। হয়য়ত দাউদ (আ)-এর ঘিশেষ গুণাবলী এই ছিল য়ে, তাঁকে রিসালতের সাথে সাথে সারা বিশ্বের রাজত্বও দান করা হয়েছিল। তিনি এমন স্মধ্র কঠ্বর প্রাপ্ত হয়েছিলেন য়ে, আল্লাহ্র যিকির অথবা য়বুর তিলাওয়াত করতে গুরু করলে পক্ষীকুলও শূন্যে উভ্ত অবস্থায় তা শোনার জন্য সমবেত হয়ে যেত। এমনি-ভাবে তাঁকে একাধিক বিশেষ মু'জিযা দান করা হয়েছিল, যা পরে বর্ণিত হবে।

হযরত দাউদ (আ)-এর সাথে পর্বতমালার এই তসবীহ্ পাঠ সেই সাধারণ তসবীহ্ থেকে জিন, যাতে সমগ্র হৃতিই অংশীদার এবং যা সর্বদা ও সর্বকালে অব্যাহত রয়েছে। কোরআনে বলা হয়েছেঃ

তসবীহ্ পাঠ করে, কিন্তু তোমরা তাদের তসবীহ্ বুবা না। আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত তসবীহ হযরত দাউদ (আ)-এর একটি মু'জিযার মর্যাদা রাখে। তাই এ তসবীহ সাধারণ

এ থেকে আরও জানা গেল যে, দাউদ (আ)-এর কঠের সাথে পর্বতমালার কঠ মেলানো প্রতিধ্বনিরূপে ছিল না, যা সাধারণভাবে কোন গছুজে অথবা কূপে আওয়াজ দিলে সে আওয়াজ ফিরে আসার কারণে লোনা যায়। কেননা কোরআন পাক একে দাউদ (আ)-এর প্রতি বিলেষ কুপা ও অনুপ্রহ্রূপে উল্লেখ করেছে। প্রতিধ্বনির সাথে কারও শ্রেচছ ও বিলেষভের কোন সম্পর্ক নেই। এটা ভো প্রভ্যেকেই এমন কি কাফিরও স্থিটি করতে পারে।

ল্রোভারাও খনভ এবং বুঝত। নত্বা এটা মৃ'জিষা হত না।

ক্রিরাপদের তুরুতি ক্রিরাপদের তুরুতি ক্রিরাপদের তুরুতি ক্রিরাপদের তুরুতি ক্রিরাপদের তুরুতি ক্রিরাপদের তুরুতি করে দাউদ (আ)-এর অধীন করে দিয়েছিলাম। এই অধীন করার উদ্দেশ্য এই যে, ওরাও তাঁর আওয়াজ শুনে শূন্যে সমবেত হয়ে যেত এবং তাঁর সাথে পর্বতমালার অনুরাপ তসবীহ্ পাঠ করত। অন্য এক আয়াতে আছে ঃ

إِنَّا سَتَّخُونَا الْجِمَالَ مَعَمَّا يُسَبِّحُنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَا قِ وَالطَّهْرَ

ত্ত্বি — অর্থাৎ আমি পর্বতমালাকে দাউদ (আ)-এর অধীন করে দিয়েছিলাম মাতে সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর সাথে তসবীহু পাঠ করে এবং পক্ষীকুলকেও অধীন করে দিয়েছিলাম।

प्यांत जानि हैं। لَنَّا لَهُ الْحَد يُدَ أَن افْمَلْ سَا بِغَا نِ وَّ قَدِّ رُفِي السَّرْدِ

তাঁর জন্য লোহাকে নরম করে দিয়েছিলাম। এটা ছিল তাঁর বিভীয় মু'জিষা। হযরত হাসান বসরী, কাতাদাহ, আনাস প্রমুখ তক্ষসীরবিদ বলেন, আলাহ তা'আলা মু'জিষানরপে লোহাকে তাঁর জন্য মোমের মত নরম করে দিয়েছিলেন। কোহা ঘারা কোন কিছু তৈরি করতে অগ্নির প্রয়োজন হত না। হাতৃড়ি অথবা অন্য কোন হাতিয়ায়েরও প্রয়োজন ছিল না। অতপর আয়াতে বলা হয়েছে যে, তিনি যাতে অনায়াসে লৌহবর্ম তৈরি করতে পারেন, সেজন্য লোহাকে তাঁর জন্য নরম করে দেওয়া হয়েছিল। অন্য এক আয়াতে আয়ও আছে: ——অর্থাৎ আলাহ তা'আলা ছয়ং তাঁকে বর্ম নির্মাণ শিক্ষা দিয়েছিলেন। এখানেও পরবর্তী তি শাক্তি এনিকাল এক বর্ম নির্মাণ শিক্ষা দিয়েছিলেন। এখানেও পরবর্তী তি শাক্তি এনিকাল ও একই প্রকার করে তৈরি করা। তাল না ক্রম ভাতীর ও একই প্রকার করে তৈরি করা। তাল ক্রম লাভিক অর্থ বরন করা। উদ্দেশ্য এই যে, বর্ম নির্মাণে তার কড়াসমূহকে যথাযথভাবে সংযুক্ত কর যাতে একটি ছোট ও একটি বড় না হয়। ফলে মজবুতও হবে এবং দেখতেও সুন্দর হবে। এতক্ষসীর হযরত ইবনে আক্রাস (রা) থেকে বণিত আছে।—(ইবনে কাসীর)

এ থেকে আরও জানা গেল যে, শিল্পমের্য বাহ্যিক সৌন্দর্যের প্রতি লক্ষ্য রাখাও পছন্দনীয়। কেননা আলাহ ভাগ্আলা বিশেষভাবে এর নির্দেশ দিয়েছেন।

কেউ কেউ تُوّ وَفَى السَّرُو ఆর অর্থ এই দিয়েছেন যে, এই শিল্পকর্মের জন্য সময়ের পরিমাণ নিদিন্ট করে নেওয়া উচিত—সারাক্ষণ এতে মশগুল থাকা উচিত নয়, যাতে ইবাদত ও রাজকার্যে ব্যাঘাত না ঘটে। এ তফ্সীর থেকে জানা গেল যে, শিল্পী ও প্রমিকদেরও উচিত ইবাদত ও জান লাজের জন্য কিছু সময় বাঁচিয়ে নেওয়া এবং সময় বিধিবক্ষ করা।

 আছে যে, গৃহনির্মাণ, বছবরন, বৃক্ষরোপণ, খাদ্যপ্রব্য প্রস্ততকরণ, মালপর আনা-নেও-রার জন্য চাকা বিশিষ্ট গাড়ি তৈরি করে চালানো ইত্যাদি মানব জীবনের সকল প্রয়োজনীয় শিল্পকাজ আলাহ্ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে পর্যসম্বরণণকে শিক্ষা দিয়েছিলেন।

শির্কীবী মানুষকে হের মনে করা গোনাহ : আরবে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন শিরকাজ অবলম্বন করত এবং কোন শিরকে হের ও নিকৃষ্ট মনে করা হত না। পেশা ও শিরের ভিত্তিতে কাউকে কম ও বেশি সম্মানী মনে করা হত না এবং এর ভিত্তিতে সমাজও গড়ে উঠত না। এওলো কেবল ভারতীয় হিন্দুদের আবিদ্ধার। তাদের সাথে বসবাস করার কারণে মুসলমানদের মধ্যেও এসব কুপ্রথা শিকড় গেড়ে বসেছে।

দাউদ (জা)-কে বর্ম নির্মাণ কৌশল শিক্ষা দেওয়ার রহস্যঃ তফসীরে ইবনে-কাসীরে বণিত আছে—হ্যরত দাউদ (আ) তাঁর রাজত্বকালে ছন্মবেলে বাজারে গমন করতেন এবং বিভিন্ন দিক থেকে আগত লোকদেরকে জিভাসা করতেন, দাউদ কেমন লোক? তাঁর রাজত্বে ইনসাফ ও সুবিচার প্রতিদিঠত ছিল। সব মানুষ সুখে-শান্তিতে দিনাতিগাত করত। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কারও কোন অভিযোগ ছিল না। তাই যাকেই প্রন্ন করা হত, সেই দাউদ (আ)-এর প্রশংসা, গুণকীর্তন ও ন্যায় বিচারের কারণে কৃতভাতা প্রকাশ করত।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর শিক্ষার জন্য একজন ফেরেশতা মানববেশে প্রেরণ করেন। দাউদ (আ) যখন বাজারে যাওয়ার জন্য ছন্মবেশে বের হলেন, তখন এই ফেরেশতার সাথে সাক্ষাৎ হল। অভ্যাস অনুযায়ী তাকেও তিনি সেই প্রশ্ন করলেন। মানবরূপী ফেরেশতা জওয়াব দিল, দাউদ খুব ভাল লোক। নিজের জন্য এবং উদ্মত ও প্রজাদের জন্য তিনি সর্বোভ্যম ব্যক্তি। তবে তাঁর মধ্যে এমন একটি অভ্যাস আছে, যা না থাকলে তিনি পুরোপুরি কামিল মানুষ হয়ে যেতেন। তিনি জিভাসা করলেন, সেটা কি অভ্যাস হ ফেরেশতা বলল, তিনি তাঁর ও তাঁর পরিবারের ভরণ-পোষণ বায়তুল মাল তথা সরকারী ধনাগার থেকে প্রহণ করেন।

একথা তানে হযরত দাউদ (আ) আল্লাহ্ তা'আলার কাছে কাকুতি-মিনতি ও দোয়া করতে থাকেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্। আমাকে এমন কোন হন্তাশিল্ল শিক্ষা দিন, যার পারিপ্রমিক দারা আমি নিজের ও পরিবারের ভরপ-পোষণ চালাতে পারি এবং জনগণের সেবা ও রাজকার্য বিনা পারিপ্রমিকে আনজাম দিতে সক্ষম হই। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর দোয়া কবূল করলেন এবং তাঁকে বর্ম নির্মাণ কৌশল শিধিয়ে দিলেন। পয়গদ্বরস্কাত সম্মানন্বরাপ তাঁর জনা লোহাকে মোমের মত নরম করে দেওয়া হল, যাতে কাজটি সহজ হয় এবং ভাল সময়ে জীবিকা উপার্জন করে তিনি অবশিষ্ট সময় ইবাদত্য ও রাজকার্যে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারেন।

মাস'জালা ঃ খলীফা অথবা বাদশাহ তাঁর পূর্ণ সময় রাজকার্য সম্পাদনে ব্যয় করেন বিধায় তাঁর পক্ষে বায়তুল মাল থেকে ভরণ-পোষণের জন্য বেতন প্রহণ করা জায়েয় । কিন্ত জীবিকার জন্য কোন উপায় সম্ভব হলে তা অধিক পছন্দনীয় । হযরত দাউদ (আ)-এর জন্য জাল্লাহ্ তা'আলা সারা বিশ্বের ধনভাণ্ডার খুলে দিয়েছিলেন । ধনৈশ্বর্য, মলি-মালিকা ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর প্রাচুর্য ছিল , আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁকে সরকারী ধনাগার ইচ্ছানুযায়ী ব্যয় করার অনুমতিও দান করা হয়েছিল । তা করার হয়েছিল । তা করার তা করার হয়েছিল । তা করার হয়েছিল নিশ্বরতাও দেওয়া হয়েছিল যে, আপনি যেভাবে ইচ্ছা ব্যয় করুন । আপনার কাছে হিসাব চাওয়া হবে না । কিন্ত পরগম্বরগলকে আল্লাহ্ তা'আলা যে সুউচ্চ মর্যাদায় রাখতে চান, তারই পরি-প্রেক্ষিতে এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে । এরপর দাউদ (আ) এত বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হওয়া সল্বেও কায়িক প্রমের দারা জীবিকা নির্বাহ করতেন এবং তাতেই সন্তন্ট থাকতেন ।

আলিমগণ শিক্ষা ও প্রচারকার্য বিনা পারিত্রমিকে আনজাম দিয়ে থাকেন। কারী (বিচারক) ও মুফতি জনগণের কাজে তাঁদের সময় ব্যয় করেন। তাঁদের বেলায়ও একই বিধান। তাঁরা বায়তুল মাল থেকে ভরণ-পোষণের ব্যয় গ্রহণ করতে পারেন। কিন্ত জীবিকার অন্য কোন উপায় থাকলে এবং ভা কর্তব্যকর্মে ব্যাঘাত সৃষ্টি না করলে ভাই উত্তম।

ফারেদা ঃ হযরত দাউদ (আ) নিজের এই কর্ম নীতির ভিত্তিতে বীয় আমলও অভ্যাস সম্পর্কে জনগণের অবাধ ও বাধীন মতামত জানার যে কর্মপন্থা গ্রহণ করেছিলেন, তাথেকে প্রমাণিত হয় যে, মানুষ নিজের দোষ নিজে জানে না বিধায় অপরের কাছ থেকে জেনে নেওয়া উচিত। হযরত ইমাম মালিকও এ বিষয়ে বিশেষ যম্মবান ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণা কি, তা তিনি জানতে চেন্টা করতেন।

বিশেষ প্রেচছ ও অনুগ্রহ উল্লেখ করার পর হ্যরত সোলায়্মান (আ)-এর আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে সেখানে হ্যরত দাউদ (আ)-এর জন্য আল্লাহ্ তা'আলা পর্বতমালা ও পক্ষীকুলকে বলীভূত করে দিয়েছিলেন। অনুরাপভাবে সোলায়্মান (আ)-এর জন্য বায়ুকে অধীন করে দিয়েছিলেন। সোলায়্মান (আ) তাঁর সিংহাসনে পরিবার-পরিজন ও বহু সংখ্যক সভাসদসহ আরোহণ করতেন। বায়ু তাঁর আভাধীন হয়ে তিনি যেখানে ইচ্ছা করতেন সিংহাসনটি সেখানে নিয়ে যেত। হ্যরত হাসান বসরী (র) বলেন ঃ একটি কর্মের প্রতিদানে সোলায়্মান (আ)-এর' জন্য বায়ুকে অধীন করে দেওয়া হয়েছিল। একদিন তিনি অন্ধ পরিদর্শনে এতই মশশুল হয়ে পড়েন য়ে, আসরের নামায কাষা হয়ে গেল। এই অমনোযোগিতার কারণ ছিল অন্ধ। তাই, এ কারণ খতম করার জন্য অন্ধসমূহকে কুরবানী করে দিজেন। কেননা তাঁর দ্রীয়তে গরু-মহিষের নাায়্ম অন্ধ কুরবানীও জায়েষ ছিল। এসব অন্ধ তাঁর ব্যক্তিগত মালিকানাধীন

ছিল। তাই, সরকারী ক্ষতির প্রশ্নই উঠে না। কোরবানী করার কারপে নিজের ধনসম্পদ নভট করার প্রশ্নই দেখা দেয় না। সূরা ছোরাদে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। সুলায়মান (আ) তাঁর আরোহণের জন্ত কোরবানী করেছিলেন। তাই, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে আরোহণের জন্য আরও উত্তম বস্তু দান করলেন। (কুরতুবী)

স্টি শব্দের অর্থ সকাল বেলায় চলা এবং শ্রে শব্দের অর্থ বিকালে চলা। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত সোলায়মান (আ)-এর সিংহাসন বাতাসের কাঁধে সওয়ার হয়ে এক মাসের পথ অতিক্রম করত, অতপর বিকাল থেকে রান্তি পর্যন্ত এক মাসের পথ অতিক্রম করত। এভাবে দুংমাসের দূরত্ব একদিনে অতিক্রম করত।

হ্যরত হাসান বসরী (র) বলেন, হ্যরত সোলায়মান (আ) সকালে বায়তুল মোকাদাস থেকে রওয়ানা হয়ে দুপুরে ইস্তাধারে পৌছে আহার করতেন। অতপর সেধান থেকে যোহরের পর প্রত্যাবর্তন করে রান্তিতে কাবুল পৌছতেন। বায়তুল মোকাদাস থেকে ইস্তাধার পর্যন্ত পথ এক ব্যক্তি দুত্রগামী সওয়ারীতে সওয়ার হয়ে এক মাসে অতিক্রম করতে পারে। অনুরূপভাবে ইস্তাধার থেকে কাবুল পর্যন্ত পথও এক মাসে অতিক্রম করা যায়।—( ইবনে কাসীর)

প্রস্থাৎ আমি সোলায়মান (আ)-এর জন্য ভামার প্রস্রবণ প্রবাহিত করেছি। উদ্দেশ্য এই যে, তামার ন্যায় শক্ত ধাতুকে আল্লাহ্ তা'আলা সোলায়মান (আ)-এর জন্য পানির ন্যায় বহমান তরল পদার্থে পরিণত করে দেন, ষা
- প্রস্রবণের ন্যায় প্রবাহিত হত এবং উত্তগতও ছিল না। অনায়াসেই এর পাল ইত্যাদি তৈরি করা যেত।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, ইয়ামানে অবস্থিত এই প্রস্রবপের দুরুত্ব অতিক্রম করতে তিনদিন তিন রান্তি লাগত। মুজাহিদ বলেন, ইয়ামানের সান আ থেকে এই প্রস্রবণ শুরু হয়ে তিনদিন তিন রান্তির পথ পর্যন্ত পানির ন্যায় প্রবাহিত ছিল। ব্যাকরপবিদ খলীল বলেন, আয়াতে ব্যবহাত আৰু শব্দের অর্থ পরিত তামা।
——(কুরতুবী)

 ন্যার জিনকে সোলায়মান (জা)-এর অধীন করা ছিল না। বরং এর ধরন ছিল এই যে, তারা চাকর-নওকরের মত অগিত দায়িত্ব পালন করত।

জিন জধীন করা কিল্লপঃ এ ছলে উদ্ভিখিত জিন জধীন করার বিষয়টি আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে কার্যকর হয়েছিল বিধায় এতে কোন প্রশ্নই দেখা দেয় না। কতক সাহাবায়ে কিরাম সম্পর্কে বণিত আছে যে, জিন তাঁদের বশীভূত ও অধীন ছিল। এ বশীকরণও আলাহ্ তা'আলার অনুমতিক্রমে ছিল, ষা কারামতরূপে তাঁদেরকে দান করা হয়েছিল। এতে আমল ও ওয়ীফার কোন প্রভাব ছিল না। আছামা শরবিনী 'সিরাজুল মুনীর' তফসীর প্রছে এ আয়াতের অধীনে হ্যরত আবু হোরায়রা, উৰাই ইবনে কা'ব, মুয়ায ইবনে জাবাল, উমর ইবনে খাডাব, আবু আইউব আন-সারী, যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) প্রমুখ সাহাবীর একাধিক ঘটনা উল্লেখ করেছেন। এসব ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, জিনরা তাঁদের আনুগত্য ও কাজকর্ম করত। কিব এটা নিছক আল্লাহ্ ভা'আলার অনুগ্রহ ও কুপা ছিল। আলাহ্ ভা'আলা সোলায়-মান (আ)-এর অনুরাপ কতক জিনকে তাঁদেরও সেবাদাসে পরিণত করে দেন। কিন্ত আমরের মাধ্যমে জিন বশ করার যে নিয়ম আলিম্পণের মধ্যে খ্যাত আছে, সেটা শরীরতে জায়েষ কি-না, তা চিস্তার বিষয় বটে। অত্টম শতাব্দীর আলিম কাজী वपक्रमीन निवती हानाको जिनापत विधान जम्मार्क "जा-कामुक मात्रजान की जार-কামিল জান" নামক একটি খতত পুত্তক রচনা করেছেন। এতে বণিত আছে যে, জিনদের কাছ থেকে সেবা গ্রহণের কাজ সর্বপ্রথম হ্যরত সোলায়মান (আ) আলাহ্র আদেশক্রমে মু'জিযারাগে করেছেন। পারস্যবাসীরা জমশেদ সম্পর্কে বলে থাকে ষে, তিনি জিনদের সেবা গ্রহণ করেছিলেন। এমনিভাবে সোলায়মান (আ)-এর সাথে সম্পর্কশীল 'আসিফ ইবনে বর্ষিয়া' প্রমুখ সম্পর্কেও জিনদের সেবা গ্রহণের ঘটনাবলী খ্যাত আছে। মুসলমানদের মধ্যে এ ব্যাপারে স্বাধিক খ্যাতি আবু নসর আহমদ ইবনে বেলাল এবং হেলাল ইবনে ওসিক্ষের রয়েছে। তাঁদের থেকে জিনদের সেবা প্রহণের অত্যাশ্চর্য ঘটনাবলী বণিত আছে। হেলাল ইবনে ওসিফ একটি বতর প্রছে সোলারমান (আ)-এর সামনে পেশকুত জিনদের বাক্যাবলী এবং তাঁর সাথে জিনদের চুক্তি ও অসীকারনামা উল্লেখ করেছেন।

কাজী বদরুদ্দীন উক্ত গ্রহে আরও লেখেন, যারা জিন বল করার আমল করে, তারা সাধারণত লয়তান রচিত কুক্ষরী কলেমা ও যাদুকে কাজে লাগায়। কাক্ষির জিন ও শয়তান এ ওলা খুব পছন্দ করে। জিনদের অধীন ও অনুগত হওয়ার পূচ্তত্ব এতটুকুই যে, তারা আলিমদের কুফরী ও শিরকী আমলে সভন্ট হয়ে ঘুষহারাপ তাদের কিছু কাজও করে দেয়। এ কারণেই এসব আমলে আলিমরা কোরআনের আয়াত নাপাকী, রক্ত ইত্যাদি দিয়ে লিখে থাকে। এতে কাক্ষির জিন ও শয়তান খুলি হয়ে তাদের কাজ করে দেয়। তবে খলীকা মু'তাফিদ বিল্লাহ্র আমলে ইবনুল ইমাম নামক ব্যক্তি সম্পর্কে কাজী বদরুদ্দীন লেখেন যে, তিনি আল্লাহ্ তা'আলার নামসমূহের মাধ্যমে জিন বল করেছিলেন। এতে কোন শরীয়ত বিরোধী কথা ছিল না।

ুলি কিন্দু

মার কথা এই হে, মদি কোন ইচ্ছা ও জামল ব্যক্তিরেকে ওধু জালাহর নেহের-বাণীতে জিন কারো অধীন হয়ে যায়, যেমন সোলায়মান (আ) ও কতক সাহাবী সম্পর্কে এরাপ প্রমাণিত জাছে, তবে এটা মু'মিজা ও কারামতের অন্তর্ভূ জা। পদান্তরে আম-লের মাধ্যমে জিন বদ করা হলে তাতে যদি কুফরী বাক্য অথবা কুফরী কর্ম থাকে, তবে এরাপ বদীকরণ কুফর হবে। কেবল গোনাহ সম্বলিত আমল হলে কবীরা গোনাহ্ হবে। যেসব আমলে এমন দল বাবহাত হয়, যার অর্থ জানা নেই সেওলোকেও ফিকাইবিদগণ নাজায়ের বলেছেন। কারণ, এওলোতে কুফর, নিরক অথবা সোনাহ্ থাকা বিচিন্ন নয়। কাজী ক্রকেজনীন জা-কামুল মারজানে অবোধনমা বাক্যবেলীর বাবহারকেও নাজায়ের লেখেছেন।

स्वान हिन ومَنْ يَزِغُ مِنْهُمْ مَنْ أَمْرِ نَا نَذِ ثُمُّ مِنْ مَذَالِ السَّعِيْرِ

ক্ষি নোলার্মান (আ)-এর আনুগত্য না করে, তবে তাকে আন্তন করে। শান্তি দেওরা হবে। অধিকাংশ তক্ষসীরবিদের মতে এখানে পরকালের জাহারামের আঘাব বোঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, দুনিরাভেও আরাহ তা আলা তাদের উপর একজন কেরেশতা নিরোজিত রেখেছিলেন। সে অবাধ্য জিনকৈ আওনের চাবুক মেরে মেরে কার্ক করতে বাধ্য করত। (কুরতুবী) এখানে প্রশ্ন হয় যে, জিন জাতি আওন ঘারা সৃত্তিত। কাজেই আওন তাদের মধ্যে কি ক্রিয়া করছে? এর জওয়ার এই য়ে, আওন ঘারা জিন সজিত ইওয়ার অর্থ তাই, যা মাটির ঘারা মানব সৃত্তিত ইওয়ার অর্থ। অর্থাৎ মানব অভিযের প্রধান উপাদান মৃত্তিকা। কিন্ত তাকে মৃত্তিকা ও পাষর মারা আঘাত করা হলে সে কল্ট গায়। এমনিভাবে জিন আতির প্রধান উপাদান অগ্নি। কিন্ত নির্ভেজান ও তেজভুর অর্থিতে তারাও ভারে-পুড়ে ছারখার হয়ে যায়।

وَ يَعْمِلُونَ لَهُ مَا يَشَاهُ مِنْ مَّكَا رِيْبَ وَ تَمَا ثَيْلَ وَجِعًا نِ كَا الْجَوا بِ

ভ السَّا الله ত্ত্তি و السَّاق সে সৰু কাজের কিছু বিবঁরণ দেওৱা হয়েছে, যা

10V9-

সোলারমান (আ) দ্বিনদের বারা করাতেন। بالمحال المحال المحال

্মস্ক্রিসমূহে মেহ্রারের জনা স্কর স্থান নির্মাণের বিধান ঃ রস্লুরাত্ (সা) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের আমল পর্যত ইমামের দাঁড়াবার ছানকে আলাদারূপে নির্মাণ করার প্রচলন ছিল না। প্রথম শতাব্দীর প্র সুস্তভানপ্র নিজেদের নিরাপভার স্থার্থ এর প্রবর্তন্ত করেন। আরও একুটি উপযোগিতার কারণে বিষয়টি ুসাধারণ মুসল-মানদের মধ্যেও প্রচলিত হয়ে যায়। উপযোগিতাটি এই যে, ইমাম যে জারগায় দাঁড়ান, সে কাতারটি সম্পূর্ণই থালি থেকে যায় ি নামার্যীদের প্রাচুর্য এবং মসজিদ-সমূহের সংকীর্ণতার পরিঞ্জেভিতে কেবল ইমামের দী্ডাবার ছান কিবলার দিকছ প্রাচীর কিছু বাড়িয়ে দিয়ে নির্মাণ করা হয়, যাতে এর পেছনে সবকাতার নামায়ী-দেৱে দারা পূর্ণ হয়ে যায়। প্রথম-প্তান্দীতে এই পছতি না থাকায় কেউ কেউ একে বিশালাত আখ্যা দিয়েছেন। শায়খ জালালুদীন সুযুতী এ **গ্রেগ** এলামুল আরানিব ক্ষী বিল'জাতিক মাহারিব' নামক একখানি পুত্তিকা ক্রচনা করেছেন। সভা এই জ্ব, নামাযীদের সুবিধা এবং মসজিদের উপকারিতার পরিঞ্জেকিতে এগ্রনের সেহবাব নিৰ্মাণ্ড করলে এবং একে উদ্দিশ্ট সুমত মনে করানুৱা হলে একে বিদ'আত আখ্যা <u>ব্রেওমার কোন কারণ নেই। ভবে একে উদ্দিণ্ট সুকৃত মনে করে নেওয়া হলে এবং</u> <del>যারা</del> এর খিলাফ করে ভালের বিরূপ সমালোচনা <del>করা</del> হলে এই বাড়াবাড়ির কারণে একে বিদ'বাত বলা হেতে পারে।

মাসভালা ঃ যেসব মসজিদে ইমামের মেহরাব শ্বতন্ত স্থামের আকারে তৈরি করা হয়, সেখানে মেহরাবের কিছুটা বাইরে নামামীদের দিকে দণ্ডারমান হওয় ইমামের জন্য- অপ্রিহার্য, যাতে ইমাম ও মুজাদীদের স্থান এক গণা হতে পারে। ইমাম সম্পূর্ণরাপে মেহরাবের ভেতরে দণ্ডায়মান হলে তা মুক্রের ও নাজায়েয় । কোন কোন মসজিদের মেহরাব এত বড় আকারে নির্মাণ করা হয় য়ে, মুজাদীদেরও একটি ছোট কাতার ভাতে দাঁড়াভে পারে। এরাপ মেহরাবে মুজাদীদেরও একটি কাতার দণ্ডায়মান হলে এবং ইমাম তাদের সামনে সম্পূর্ণরাপে মেহরাবে দণ্ডায়মান হলে তা মকরাহ হবে না। কারণ, এতে ইমাম ও মুজাদীদের স্থান অভিন্ন গণ্য হবে।

তার বিশ্বতন। অর্থ চিন্তা ইবনে আরাবী আছকামুর কোরআনে বরেন, চিন্ত দুগ্রকার হয়ে থাকে—প্রাণীদের চিন্ত ও অপ্রাণীদের চিন্ত। অপ্রাণীত দুগ্রকার—প্রকান জড়গদার্থ, ঘাতে হ্রাসবৃদ্ধি হয় না , য়েমন পাথর, মৃতিকা ইত্যাদি। দুই হ্রাসবৃদ্ধি হয় এমন পর্দার্থন যেয়ন বৃদ্ধ, করল ইত্যাদি। জিনরা হয়রত সোলামামান (আ)—এর জন্য উপরোজ সর্বপ্রকার বন্তর চিন্ত নির্মাণ করেছ। য়ম্মুতত শব্দের ব্যাপক ব্যবহার থেকে একথা জানা বায়। বিতীয়ত ঐতিহাসিক বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে য়ে, সোলায়মান (আ)—এর সিংহাসনের উপর পাধীদের চিন্ত অংকিত ছিল।

ইসলামে প্রাণীদের চিত্র নির্মাণ ও ব্যবহার নিষ্কিঃ আলোচ্য আয়াত থেকে জানা পেল যে, সোলায়মান (আ)-এর শুরীয়তে প্রাণীদের চিত্র নির্মাণ ও ব্যবহার হারাম ছিল না। পূর্ববর্তী উপমতসমূহের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা হয়েছে যে, তারা পূলাবান ব্যক্তিদের সমৃতি রক্ষার্থে তাঁদের চিত্র নির্মাণ করে উপাসনালয়ে রাখত, মাতে তাঁদের উপাসনায় কথা সমরণ করে ভারাও উপাসনায় উদ্দুদ্ধ হয়। কিন্তু আছে জান্তে তারা এসবং ক্রিক্রকেই উপাস্য দ্বির করে নিয়েছে এবং প্রতিমা পূজা শুরু হয়ে গেছে। এভাবে পূর্বহাতী উপমতসমূহের মধ্যে প্রাণীদের চিত্র মূর্তিপূজা প্রচলনে সুহায়ক হয়েছে।

ইসলাম কিরামত পর্যন্ত প্রতিতিত থাকবে এটা আলাহর অমোহ বিধান। তাই এতে এ বিষয়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে যে, মূল হারাম বস্তু বৈমন নিষিদ্ধ করা হয়েছে; তেমনি তার উপায় ও নিকটবতী সহারক কারণসমূহকেও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মূল মহা অপরাধ হচ্ছে নিরক ও মৃতিপূজা। একে নিষিদ্ধ করার সাথে সাথে যেসব ছিলপথে মৃতিপূজার আগমন হতে পারে, সেসব পথেও পাহারা বসিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং মৃতিপূজার উপায় ও নিকটবতী কারণসমূহকেও হারাম করে দেওয়া হয়েছে। এই নীতির ভিডিতেই প্রাণীদের চিল্ল নির্মাণ ও বাবহার হারাম করা হয়েছে। আই নীতের ভিডিতেই প্রাণীদের চিল্ল নির্মাণ ও বাবহার হারাম করা হয়েছে। আই নীতের ভিডিতেই প্রাণীস জারা এই নিষেধাভা প্রমাণিত জাছে।

প্রমনিভাবে মদ হারাম করা হলে এর ক্লয়-বিক্লয়, বহনের মজুরি ওতৈরি সবই হারাম করা হলেছে। চুরি হারাম করা হলে কারও গৃহে বিনান্মতিতে প্রবেশ এমন কি, বাইরে থেকে উকি দিয়ে দেখাও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। জিনা হারাম করা হলে মাহরাম নর অরাপ কারও দিকে ইচ্ছাপূর্বক দৃশ্টিপাতও হারাম করা হয়েছে। মোট-ক্লা করীয়তে জন্ম অসংখ্য নবীর বিদ্যাম রয়েছে।

একটি সাধারণ রন্ধ ও তার জওরাব ঃ বলা যেতে পারে যে, রস্কুরাহ (সা)-র আমলে প্রচলিত চিয়ের ব্যবহার মৃতিপূজার উপায় হতে পারত। কিন্তু আজকাল জপরাধী সমাজকরণ, ব্যবসায়ের ট্রেডমার্ফ, বর্কু ও প্রিয়জনদের সাথে সাক্ষাত, ঘটনা-বলীর উপত্তি সহায়তাদান ইত্যাদি কাজে চিয় ব্যবহার করা হয়। করে আজকাল চিয়াক জীবন ধারণে এটোজনীয় বিক্যাবলীর অন্তর্ভু ত করে নেওরা হয়েছে। এতে

মৃতিপুৰা ওংউপাসনার: কোন ধারণা-কলনাও পূর্যত নেই। কাজেই বর্ত্ত্বানে এই নিরেধাজা প্রত্যাহাত হওয়া উচিত।

জওয়াব এই যে, প্রথমন্ত এ কথা বলাই ঠিক ময়-যে, জাজকাল চিন্ন যুতিপূজার উপার নম্বা বর্তমানেও এমন জনেক সম্পুদায় রয়েছে যারা ভাদের মহাপুরুষদের চিল্লের পূজা পাঠ করে। ংকাম বিধাম কোন কারপের উপর নির্ভরশীল*্*ফাল সে কাৰণ প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান থাকা জরুরী ন্যু। এছাড়া চিন্ন নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ কেবল একটিই নয় যে, এটা মূর্ভিপূজার উপায় । বরং স্থীযু হাদীসুস্মূহে এর নিষেধাভার অন্যান্য আরও কারণ বণিত আছে। উদাহরণত চিন্ন নির্মাণে আছাহ্ তা'আলার একটি বিশেষ গুণের অনুকরণ করা হয়। ১৯০০ (চিন্ননির্মাতা) আলাহ্ ভাস্পালার সুন্দরতম নামসমূহের অন্যতম এবং এটা প্রকৃতপক্ষে তাঁর জনাই শৌজনীয় । সৃষ্টিবৈচিত্র্য তাঁরই ক্ষমতাধীন। সৃষ্টবন্তর হাজারো প্রকার এবং প্রত্যেক প্রকারের কোটি কোটি ব্যক্তিসভা রয়েছে। একজনের আকার-আকৃতি অন্যজনের সাবে মিলৈ না। মানুষের কথাই ধরুন, পুরুষের আকৃতি নারীর আকৃতি থেকে সুস্পটে ভিন। এরপর নারী ও পুরুষের কোটি কোটি ব্যক্তিসভার মধ্যে দু'ব্যক্তি পুরোপুরি একই রূপ নয়। দর্শক মান্ত কোনরাপ চিত্ত।ভবিনা ব্যতিরেকেই তাদের পার্থকা ধরতে পারে। এই আকার নির্মাণ আলাহ্ রাক্র ইজত ব্যতীত কার সাধ্যে আছে 🐉 যে ব্যতি কোন প্রাণীসূত্তি অথবাংরও ও তুলির সাহায্যে কোন প্রাণীর চিত্র নির্মাণ করে, সে মেন কর্মিন্ন দাবি করে যে, সে-ও আকার নির্মাণে সক্ষম। এ কারণেই বুখারী প্রমুখের रामीत बना रासार या, किस्माण्या पिन हिन्द्र निर्माणाप्रस्क बना राव, एएस्सा स्थन আমার অনুকরণ করেছ, তখন একে পূর্ণাল ক্লুরে দেখাও। আমি কেবল আকার্ট নির্মাণ করিনি, তাতে আভাও সঞ্চারিত করেছি। ভোসাদের সাধ্য থাকলে তো্মাদের নিমিত আকারসমূহে আছা সঞ্চার করে দেখাও। 37.13

সহীহ্ হাদীসসমূহে চিদ্ধ নিমাণ নিমিদ্ধ হওয়ার এক কারণ এই বলিত হয়েছে যে, আছাহ্ তা'আলার ফেরেশতাগণ চিদ্ধ ও কুকুরকে ঘ্ণা করে। যে ঘরে এওলো থাকে সেখানে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না। কলে সে গৃহের বরকত ও রঙনক মিটে যায়। গৃহে বসবাসকারীদের ইবাদত ও আনুগৃত্য করার শক্তি হাস পায়। এছাড়া এ প্রবাদ বাকাটিও মিখ্যা নয় যে, তি হুট্ তি তি তি অর্থাৎ থালি গৃহ ভূতপ্রেতের দখলে চলে মায়। কোন গৃহে রহমতের ফেরেল্ডা প্রবেশ না কুরলে সেখানে শয়তানের আডভা জমবে এবং গৃহের লোকদের মনে গাপের কুমছণা থাক্বে, এটাতো ভাতাবিক।

কোন কোন হাদীসে আরও একটি কারণ এই উল্লিখিত হয়েছে যে, চিন্ন পুনিয়ার প্রয়োজনাতিরিক সাজসজ্জা। বর্তমান বুলে চিন্ন খারো মেমন অনেক উপক্রিভা অজিত হয়, তেমনি হাজারো অপরাধ ও অ্রীয়তা এসক চিন্ন থেকেই জ্বলগ্রহণ করে। মোট্রম্যা, শরীয়ত কেবল এক কার্পে নয়—জনেক কারণের দিকৈ লক্ষ্য করে প্রাণীচিক নির্মাণ ও ব্যবহার হারাম সাব্যস্ত করেছে। এখন যদি কোন বিশেষ ক্ষেত্রে ঘটনাক্রমে সেল্ফ কারণ বিদ্যানীৰ না থাকে, তবে তাতে শরীয়তের আইন গরিষ্টিত ক্ষত পারে না

বুখারী ও মুসলিমে, আবদুছাহ ইবনে মসউদ বলিত রেওয়ায়েতে রুসুনুরাহ (সা) বলেম, الله الناس عذابا يوم القيامة المحور و المحور الم

কোন কোন হাদীসে রস্বুলাহ্ (সা) চিন্ন নির্মাতাদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস বণিত রেওয়ায়েতে রস্বুলাহ্ (সা) বলেন, کل مصور فی النار অধাৎ প্রত্যেক চিন্নকর্ম আহানামে বাবে।—(বুধারী, মুসনিম )

কটো ও চির ঃ কারও কারও এরাগ বলা নিশ্চিতই লাভ বে, কটো চির নর , বরং এটা প্রতিধির, যা আরনা, পানি ইত্যাদিতে তেসে উঠে । সূত্রাং আরনার নিজের নুখ দিখা যেন্দ্র জারের, তেন্দ্র ফটোর চিরও জারের। এর সুস্পতি জওরাব এই যে, প্রতিবিদ্ধ ততক্রণ পর্যতই প্রতিবিদ্ধ থাকে, বভক্ষণ তাকে কোন উপারে বছনুল ও হারী করে নিরা না হরা। যেন্দ্র, পানি ও আর্মাতি আপনার প্রতিবিদ্ধ হারী নর। আপনি সামনে থেকে সরে গেলেই প্রতিবিদ্ধও শেষ হয়ে যায়। যদি আর্মার উপারে কোন মসলা অথবাং বছের সাহায্যে প্রতিবিহ্বকে হারী করে নেওয়া হয়, ভরে প্রকেই চিরু করা হবে, বারু বিহ্বোকা ভ্রেরী হারী। আরা প্রয়াণিত।

ইত্যাদি। بران শক্তি ইটিং -এর বহবচন। অর্থ বড় পাছ। বেকর তললা, টব ইত্যাদি। بران শক্তি ইটিং -এর বহবচন। অর্থ হোট চৌবাচা। উদ্দেশ্য এই যে, ছোট চৌবাচার সমান পানি ধরে, এমন বড় পাছ নির্মাণ করন্ত। সুক্র শক্তি

ভানে প্রভিতিত। অর্থাৎ এমন বড় ও ভারী ডেগ নির্মাণ করত যা নাড়ানো মেত না। সভবত এভলো গাথর খোদাই করে পাথরের চুলিয় উপরেই নির্মাণ করা মত, যা ছানালর করার যোগ্য ছিল না। ভকসীরবিদ্ধ থাত্তাক্ত এ ভক্সীরই করেছেন। ত্রিনিটি কর্তা এই বিশেষ করা ও অনুহাহ বর্ণনা করার পর জারীহ তা আলা তাদেরকৈ ও তাদের পরিবারবর্গকে এই আরাতে কৃত্ততা বীকার করার আরাহ আদেশ দিয়েছেন।

ক্তভার ভরণ ও ভার বিধান । কুরতুবী ববেন, কৃতভার বরাপ হবে নিয়ামত দাভার নিরামত বীকার করা ও তাঁকে তাঁর ইচ্ছানুমারী ব্যবহার করা । কারও নেওমা নিরামতকে তার ইচ্ছার বিগরীতে ব্যবহার করা অক্তভাতা । এ থেকে ভাষা গেল বে, কৃতভাতা কেবল মুখেই নর, কর্মের মাধ্যমেও হরে থাকে। কর্মাত কৃতভাতা হচ্ছে নিরামতনাতার নিরামতকে তাঁর পছল অনুষারী বাবহার করা । আবু আবদুর রহমান সুলামী বলেন, নামায কৃতভাতা, রোষা কৃতভাতা এবং প্রত্যেক সংকর্ম কৃতভাতা মুহাত্মদ ইবনে কা'ব কুরায়ী বলেন, আল্লাহ্ভীতি ওল্পেক্সের নাম কৃতভাতা — (ইবনে কাসীর)

আলোচ্য আয়াতে কোরআন গাক কৃতজ্জার আদেশ করার জন্য তুর্নী সংক্ষিণ্ড শব্দ না বলে বিশ্বনি বিশ্বনি বিশ্বনি করে কর্মগত কৃতজ্জা কাম্য। সেনতে হ্যরত দাউদ ও সোলায়মান (জা) এবং তাঁদের গরিবারবর্ম মৌখিকভাবে ও কর্মের মাধারে এই আদেশ পালন করেছেন। তাঁদের গৃহে এমন কোন মুহূর্ত যেত না, খাতে ঘরের কেউ না কেউ ইবাদেতে মশগুল না থাকত। গরিবারের লোক্সনকে সময় ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল। ফলে দাউদ (আ)-এর জায়নামায় কোন সময় নামায়ী থেকে খালি থাকত না। (ইবনে-কাসীর)

কুমারী ও মুসলিক্ষের এক ইাসীসে রাস্বুলাই (সা) বলেন, আলাহ্ ভাশ্বালার কাছে হযরত দাউদ (আ)-এর নামায় অধিক প্রিয় । ভিনি অর্থ রান্তি মুমাতেন অতপর রাতের এক-হৃতীয়াংশ ইবাদতে দভারমান থাকতেন এবং শেষের এক-ষ্ঠাংশে ঘুমাতেন। আলাহ্ ভাশ্বালার কাছে হয়রত দাউদ (আ)-এর রোষাই, অধিক প্রিয় । ভিনি একদিন অতর অত্তর রোষা রাখতেন।—( ইবনে কাসীর )

শ্রত কুষায়েল (র) থেকে বর্ণিত আছে, হয়রত দাউদ (আ)-এর প্রতি কুত্ততা প্রকাশের এই আদেশ অবতীর্ণ হলে তিনি আর্য করলেন, হে আমার পালনকর্তা। আমি আপনার শোকর কিডাবে আদায় করব ? আমার উভিগত অথবা কর্মগত শোকর তা আপনারই লান। এর জনাও তো লোকর আদায় করা ওয়াজিব। আয়াহ ভাজালা বরলেন, ৩ এ এর জনাও তো লোকর আদায় করা ওয়াজিব। আয়াহ ভাজালা বরলেন, ৩ এ এ এর জনাও তো লাকর আদায় করে তুমি আমার করেছ। কেমনা, যথাযথ শোকর আদায়ে তুমি ভোমার আক্রমতা উপলবিধ করতে পেরেছ এবং মুখে তা বীকার করেছ।

হাকীম তিরমিয়ী ও ইমাম জাস্সাস্ হয়রত আতা ইবনে ইয়াসার (রা) থেকে রেওয়ারেত করেছেন বিশ্বনি এবতীর্থ হলে রসূলুলাহ্
(সা) মিম্মরে দাঁড়িয়ে আয়াতখানি তেলাওয়াত করলেন এবং বললেন, তিনটি কাজ

400

বি বাজি সম্পন্ন কর্বে সে দাউদ পরিবারের বৈশিশ্টা রাভ করতে সক্ষম হবে।
সাহাবারে কিরাম আর্ব কর্মনেন, সে তিনটি কাজ কি ? তিনি বললেন, ১. সন্তুশ্টিও
ক্রোধ উত্তর অবস্থার নার বিচারে কারেম থাকা ২. সাক্ষ্যা ও দারিল্লা উত্তর অবস্থার
মিতাচার অবলম্বন করা এবং (৩) গোপনে ও প্রকাশ্যে স্বাবস্থার আল্লাহ্কে ভর করা।
(কুরতুবী, আহকামূল-কোরআন—জাস্সাস্ )

তুনে ধরা হয়েছে যে, কৃতভ বান্দাদের সংখ্যা অন্তই হবে। এভেও মুশ্মনগণকে শোকরে উৎসাহিত করা হয়েছে।

া প্রালারমান (জা)-এর মৃত্যুর বিচমকর ঘটনাঃ এ ঘটনায় অনেক পথনির্দেশ র্ক্তেছ । উপাইর্ণত হযরত সোলারমান (আ) অদিতীয় ও অনুপম সামাজের অধিকারী ছিলেন। কেবল্ড সমগ্র বিষের উপরেষ্ট্রেনয় ্বরং জিন ছাতি, বিহুস্কুল ওু বায়ুর উপরও তাঁর :আফ্রাল কার্যকর ছিল। কিন্ত এতস্ব উপায়-উপকরণ থাকা সত্ত্বেও তিনি মৃত্যুর কবল থেকে রেহাই পেলেন না। নির্দিন্ট সময়ে তাঁর মৃত্যু আগমন কুরেছে। বায়তুল মোকাদাসের নির্মাণ কাজ দাউদ (আ) ওরু করেছিলেন এবং সোলায়মান (জ্বা) তা দেষ করেন। তীর মৃত্যুর পূর্বে কিছু নির্মাণ কাজ অবশিস্ট ছিল। কাজটি অবাধাতাপ্রবৃণ জিনদের দায়িছে নার্ড ছিল। তারা হযরত সোলায়মান (আ)-এর উরে কাজ করত। তারা তাঁর মৃত্যু সংবাদ অবগত হতে পারলে তৎক্ষণাৎ কাজ ছেড়ে দিউ करत निर्माण अजमार्ग्ड थ्याक येखा। जिलासमान (जा) जोहायून निर्माण अन्न नास्त्री এই করলেন যে, মৃত্যুর পূর্বক্লণে তিনি মৃত্যুর জনা প্রবৃত হয়ে তার সেইরাবে প্রবিশ করনে। মেহরাবটি বচ্ছ কাঁচের নিমিত ছিল। বাইরে থেকে ভেতরের সইকিছু দেখা ষেত। তিনি নিয়মানুষায়ী ইবাদতের উদ্দেশ্যে লাঠিতে তর দিয়ে দাঁড়িয়ে গেরেন যাতে আৰা বির ইয়ে যাওয়ার পরও দেহ লাটির সাহায্যে বস্থানে অন্তৃথাকে। বিধাসময়ে তার আঁছা দেইপিঙ্গর ছেড়ে গেল। কিন্তু লাঠির উপর তর করে তাঁর দেহ জনভূঞ থাকার বাইরে থেকে মনে হত তিনি ইবাদতে মশওল রয়েছেন। কাছে দিয়ে দেবার , সাধ্য জিনদের ছিল না। তাঁরে তাঁকে জীবিউ মনে করে দিনেয় পর দিন কাজকরকে লাগল। অবশেষে এক বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলে বায়তুল মোকাদালের নির্মাণ**্** 

কাজও সমাপত হয়ে গেলা। আছাৰ সোলায়মান (আ),এর লাঠিতে উইগেকো লাগিয়ে দিয়েছিলেন। একে ফায়সীতে দেওক উদুতি দীমক বুলা হয়। কোরজান গুড়ের একে 'দাকাতুল আয়দ' বলা হয়েছে। উইগোকা ভেতরে ভেতরে লাঠি খেয়ে কেবল। লাঠির ভর খতম হয়ে গেলে সোলায়মান (আ)-এর অসাড় দেহ মাটিতে গড়ে গেলু। তখন জিনরা জানতে পারল তাঁর মৃত্যু হয়ে গেছে।

জিনদেরকে আলাহ্ তা'আলা দূর-দূরাত্তের পথ করেক মুহূর্তে অতিক্রম করার শক্তি দান করেছেন। তারা এমন পরিছিতি ও ঘটনা জানত, যা মানুষের জানা ছিল না। জারা যখন এসব ঘটনা মানুষের কাছে বর্ণনা করত, তখন মানুষ এভলোকে গায়েবের খবর মনে করত এবং বিশ্বাস করত যে, জিনরাও গায়েবের খবর জানে। যয়ং জিনরাও সভবত অদৃশ্য জানের দাবি করত। মৃত্যুর এই অভ্তপূর্ব ঘটনা এ বিষয়ের হরূপ খুলে দিল্ল। হয়ং জিনরাও টের পেল্ল এবং সব মানুষও বুঝে নিল যে, জিনরা আলেমুল গায়ব (অদৃশ্য জানী) নয়। কারণ, তারা অদৃশ্য বিষয়ে জাত হলে সোলায়মান (আ)-এর মৃত্যু সম্পর্কে এক বছর প্রেই ভাত হয়ে যেত এবং সারা বছরের হাজ্জালা খাটুনি থেকে নিক্তি পেত। আয়াতের শেষ বাক্য

जिन्न हिंदी المحلوق الغيب ما لبثوا في العداب المهون العرب المهون العرب المهون المهون

এ অভ্যান্তর্য ঘটনা থেকে এ শিক্ষাও অজিত হয় যে, মৃত্যুর কবল থেকে ,কারও নিক্তি নেই। আরও বোঝা যায় যে, আরাহ্ তা'আলা যে কাজ করতে চান তার ব্যক্ষা মেডারে ইন্ছা করতে পারেন। এ ঘটনায় তাই হয়েছে। মারা যাওয়া সন্ত্বেও মেড়েয়েমান (আ) কে পূর্ণ এক বছর ঘদ্মানে প্রতিষ্ঠিত রেখে জিনদের ঘারা কাজ সমাণ্ড করিয়ে নেরা হয়েছে। আরও জানা যায় যে, দুনিয়ার সমন্ত আসবাবপর ও যত্তপাতি ভত্তক প পর্যক্ত নিজেদের কাজ করে যায়, যতক প আরাহ্ তা'আলা চান। তিনি না চাইলে সবক্তি নিজিয় হয়ে প্রড়ে, যেমন এ ঘটনায় লাঠির জর উইপোকার মাধ্যমে শতম করে দেওয়া হয়েছে। জিনদের বিসময়কর কাজকর্ম, কীতিও বাহাত গালেরী নিম্ম সম্পর্কে অবগত হওরার ঘটনাবলী দেখে এ বিষয়ের আশংকা ছিল্ল যে, মানুষ তাদেরকে উপাস্যারূপে গ্রহণ করে নেবে। মৃত্যুর এই অভাবিত ঘটনা এ আশংকার মূল্লেও কুঠারাঘাত করেছে। সবাই জিনদের অভ্যতা ও অসহায়তা সম্পর্কে চাকুম ভান লাভ করেছে।

েউপরোক্ত বজব্য থেকে আরও জানা গেজবে, মৃত্যুকালে সোলারমান (আ) দু'টি কারণে এই বিশেষ পছা অবলঘন করেছিলেন। এক. বারতুল মোকাদাস নির্মাণের অসমাণত করা এবং দুই. মানুষের সামনে জিমদের অভতা ও অসহান্যতা ফুটিয়ে ভোলা, যাতে তাদের ইবাদভের আলংকা না থাকে ——( কুরতুবী )

হযরত আবদুরাত্ ইবনে আমর বণিত রেওয়ায়েতে রস্লুরাহ্ (সা) বলেন, সোলায়মান (আ) বায়তুল মোকাদাস নির্মাণের কাজ সমাপনাঙ্কে আরাহ্ তা'আরার কাছে কয়েকটি দোয়া করেন, যা কবুল হয় । তয়ধ্যে একটি দোয়া এই যে, যে ব্যক্তি নামাষের নিয়তে এ মসজিদে প্রবেশ করবে (অন্য কোন পাধিব উদ্দেশ্য থাকবে না ) মসজিদ থেকে বের হওয়ার পূর্বে তাকে গোনাহ্ থেকে এমন পবির কয়ে দিন, যেমন সে মায়ের পর্ড থেকে জনপ্রহাণের সময় ছিল।

সুদীর রেওয়ায়েতে আরও আছে, বায়তুল মোকাদাসের নির্মাণ কাজ সমাপ-নাৰে সোলায়মান (আ) কৃতভতাৰরূপ বার হাজার গরুও বিশ হাজার হাগল কোরুবানী করে মানুৰকে ভোজে আগ্যায়িত করেন এবং আনন্দ উদ্বাপন করেন। অতপর 'ছখরার' উপর দঙায়মান হয়ে আলাহ্ তা আলার কাছে এসব দোয়া করেন হৈ আইছে, আপনিই আমাকে শক্তি ও সম্পদ দান করেছেন। ফলে বায়তুল মোঞাদ্রী-সের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। হে জালাহ্! আমাকে এই নির্মান্তর ব্রেকর আদায় করার ভওফীক দিন এবং আমাকে আপনার দীনের উপর ওফাত দিন। হিলারত্প্রাণ্ডির পর আর আমার অভরে কোন বক্রতা সৃষ্টি করবেন না। হে আমার পালনকর্তা। যে ব্যক্তি এই মসজিদে প্রবেশ করবে, আমি তার জন্য আপনার কাছে পাঁচটি বিষয় প্রার্থনা করছি—১. গোনাহ্গার ব্যক্তি তওবা করার জন্য এ মসজিলে প্রবৈশ করিলে আপনি তার ভওবা কবুল করুন এবং তার গোনাত্ মাঞ্ ব্রুন। ২. যে ব্যক্তি কোন ভয় ও আশ্ংকা থেকে আম্বর্কার উদ্দেশ্যে এ মসন্তিদে প্রবেশ করবে, আগনি তাকে খন্তর দিন এবং আশংকা থেকে মুক্তি দিন। ৩. রুগ্ন ব্যক্তি এ মুসৃত্বিদে প্রবেশ করলে তাকে আরোগ্য দান করুন ৈ ৪, নিঃছ ব্যক্তি এ মসজিদে প্রবেশ করলে তাকে ধনাচ্য করুন। ৫. এ মসজিদে প্রবেশকারী ফলকণ এখানে থাকে, ততক্ষণ আগনি তার প্রতি কুপাদৃশ্টি রাখুন। তবে কেউ কোন জন্যায় ও অধর্মের কাজে লিশ্ত হলে তার প্রতি নয়।—( কুরতুবী)

এ হাদীল থেকে জানা গেল মে, কার্তুল মোকাদাস নির্মাণের কাজ সোরায়মান (জা)-এর জীবদার সলাণত হয়ে গিয়েছিল। পূর্ববর্ণিত ঘটনাও এর পরিপন্থী নির। কারণ, বড়বড় নির্মাণ কাঁজে মূল নির্মাণ সমাণত হয়ে গেলেও কিছু কিছু কাঁজ অবশিষ্ট থাকে। এখানেও সে ধরনের কাজ বাঁকি ছিল। এর জন্য সোলায়মান (আ) উপরোজ কোঁলির অবলয়ন করেছিলেন।

হ্যরত ইবনে আব্বাস থেকে আরও বণিত আছে যে, খৃত্যুর পর সোলায়মান (আ) আঠিতে তর দিয়ে এক বছর দণ্ডায়মান থাকেন। (কুরতুবী) কৃতক রেওয়ায়েতে আছে জিনরা যথন আমতে পারল যে, সোলায়মান (আ) অনেক পূর্বেই মারা পেছেন কিন্তু তারা টের পায়নি, তথন তার স্ভার সময়কাল জনার জনা একটি কাঠে উইপোকা ছেড়ে দিল। একদিন এক রাগ্রিতে যতটুকু কাঠ উইপোকায় খেল, সেটি হিসাব করে তারা আবিষ্কার করল যে, সোলায়মান (আ)-এর লাঠি উইয়ে খেতে এক বছর সময় লেগেছে।

বগভী ইতিহাসবিদদের বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, সোলায়মান (আ)-এর মোট বয়স তেপ্পায় বছর হয়েছিল। তিনি চল্লিশ বছরকাল রাজত্ব করেন। তের বছর বয়সৈ তিনি রাজকার্য হাতে নেন এবং চতুর্থ বছরে বায়তুল-মোকাদাসের নির্মাণ কাজ ওক করেন।——( মাযহারী, কুরতুবী )

لَقُدُ كَانَ رَسَيْمٍ فِي مَسْكُونِمُ اللهُ بَكْدَة طَيِّبَة وَ رَبُّ عَفُورُ وَ فَاغْرَضُوا مِنْ وَرَبَّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَكْدَة طَيِّبَة وَ رَبُّ عَفُورُ وَ فَاغْرَضُوا مِنْ وَرَبَّكُمْ اللهُ مُ بَنْ يَنْ فَا عَرَضُوا فَا فَالْمُنْ الْمُعْمِ مَنْ مَنْ لَا الْمُرْمِ وَبَدَّا لَهُمْ مَنْ مَنْ فَوَاعَ اللهُ اللهُ مَنْ مَنْ لَا الْمُرْمِ وَبَدُنَ اللهُ مَا كُفُورُ وَ وَجَمُلْنَا بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الْعُرَامُ الْمَا فَعَلَامُ مَنَ اللهُ مَا كُفُورُ وَ وَجَمُلْنَا بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الْعُرَامُ الْمَا فَعَلَامُ مَنْ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا مُعَلّمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

্রের) সাবার অধিবাসীদের জন্য তাদের বাসচুনিতে ছিল এক নিদর্শন পুরী উদ্যান একটি ছানদিকে, একটি বাসদিকে। তোমরা ভোষদের পালনকর্তার রিষিক খাও এবং তার প্রতি কৃত্তভাড়া প্রকাশ কর। আছাকর শহর এবং ক্রমাশীল পালনকর্তা (১৬) অতপর ভারা অবাধ্যতা করল করে আমি তাদের উপর প্রেরণ কর্তাম প্রবাধ বন্যা। আর তাদের উদ্যানবর্ত্তক পরিবর্তন করে দিলাম এমন দুই উদ্যানে, যাতে উদগত হয় বিশ্বাদ কল- গুল, বাউ গাছ এবং সামান্য কুলছ্ক। (১৭) এটা ছিল কৃত্তরের কারণে তাদের প্রতি আমার গান্তি। আমি অক্তর্ত্ত ব্যতীত কাউকে শান্তি দেই না। (১৮) তাদের এবং

ा १ ।

20 mg/s

रक्षत्र जननामन् सार्वनमन् अष्टि जानि जनुधर् करन्तिमाम स्मधानान मधानजी देशन कानक मृतामान कनभन द्राभम कान्नद्विकाम अवर ज्ञावतार हमन निर्वातिक कान्नद्विकाम । ভৌমরা এসব জনপাদ রাতে ও দিনে নিরাগদে দ্রমণ কর। (১১) জতপর ভারা বলল, এই আমাজের পালনকর্তা! আমাদের জন্মধর পরিসর বাড়িরে দাও ৷ তারা নিজে-দের এতি ভুলুম করেছিল। কলে আমি ভালেরকে উপাধ্যানে পরিণ্ড করলাম এবং স্পূৰ্ণরূপে ছিম্নিবিছ্ন করে দিলাম। নিশ্চয় এতে প্রভাক ধৈর্মবীয়া কুড়জের জন্য निमर्गनावजी तरग्रह । 文章 动脉体

. .

#### তক্সারের সার-সংক্রেস

٤.

সাৰা অধিবাসীদের জন্য ( বরং ) তাদের বাসভূমিতে ( অর্থাৎ বাসভূমির মোটামুটি অবস্থার মধ্যে আলাহ্র আনুগতা জরারী হওয়ার) নিদশন ছিল। তথাধা এক নিদর্শন দু'সারি উদ্যান—একটি (তাদের সভকের) ডামদিকৈ আর একটি বার্ম-দিকে ( অর্থাৎ তাদের সমগ্র এলাকার দু'সারি সংলগ্ন উদ্যান বিস্তৃত ছিল। এতি उर्देशियमध्य हिन अर्देश अर्थर अक्रूबंच केनम् तल हिन । अ हाला हिन जूनीएन हांगा ल মনোরম পরিবেল। আমি পরসম্বরগণের মাধ্যমি তাদেরকে আদেল দিলাম, ) তোমাদের পাঁলমকর্তার ( প্রদিত্ত ) রিষিক বাও এবং ( খেয়ে ) তাঁর শোকর আদার কর । ( অবাঁৎ আনুগতা কর। কারণ, দুর্গপ্রকার নিয়ামত আনুগতাকে অপরিহার করে দেয়, এক. পাথিব অর্থাৎ বসবাসের জন্য আছাকর শহর এবং ( দুই. পারনৌকিক অর্থাৎ ঈমান ও আনুগর্ভোর ক্ষেট্রের্টি হয়ে গেলে ক্ষমা করার জন্য ) ক্ষমাশীল পালনকর্তা। (সুতরাং এমতাব্রীয় অবশাই ঈমান ও আনুগতা করা উচিত।) অতপর (এতেও) তারা ( এ আদেশ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিল । ( সম্বত তারা সূর্য পূজারীও ছিলু, ষেমন সূরা নমলে তাদের কতক সম্পর্কে বলা হয়েছে । ৩ ১ ক্রিডি ১০ ক্রিডি

رالشوسي - ) ক্লে আমি তাদের উপর (আমার ক্লোধের বহিঃপ্রকাল হিসাবে)

खित्रण करेलाम बार्थित वना। ( खर्बार वाथ मिरा य वना खाष्टेकिस दार्था राजिएत, বাঁধ ভেলে সে বন্যার পানি তাদের উপর চড়াও হল। ফলে তাদের দু'সারি উদ্যান ধ্বলৈ হয়ে গেল।) জার তাদের দু'সারি উদ্যানকে পরিবতিত করে দিলাস এমন দুই উদ্যানে, যাতে উৎপন্ন হয় বিশ্বাদ ফলমূল, ঝাউপাঁই এবং সামানী কুলিই তাও জংগ্ৰী অউপ্রত, যাতে কাঁটা জনেক এবং ফল আদ্বীন।) এটা ছিল তাদের কুইরের কারণে ভাদেরকৈ প্রদত্ত আমার শান্তি। আমি অকৃতভ ব্যতীত কাউকৈ এরাপ শান্তি দেই नाः। (आर्बुबी े बुबाबू है क्या जामि यार्जनारे करेव मिरे। क्रेकरंद्रत क्रिका जिले <del>वाइप्रकार वाइप्रकार स्था। छात्रा अप्रदे विन्द्र दिन। उप्रविध्य यात्रवृद्धि अरङ्गाद</del> मिहायकः वृद्धिः अभूतः नश्क्षीष्ठं योज्ञेशः अक्तिः मिहायक कामहारक मिहासिकाये। का अर्थः (व, 🏸 काविः कांसितः अवेरः विभवः कमगामतः अकिः ( क्रेंग्सं वेकासिः वागादः ) वश्चकः

দিয়েছিলাম, লেওলোব্ল মধ্যবন্তী স্থানে জনেক জনপদ আবাদ করে রেখেছিলাম, মুম্পালা (সক্ষান্তিক ) দৃশ্যমান ছিল ( মাতে প্রমণকারীটের প্রমণে আতংক না হয় এবং কোলাও অবহান করতে চাইলে সেখানে যেতে ইতভত না করে, ) এবং সেওলোতে ভ্রমপের এক বিশেষ ভারসামা রেখেছিলাম। অর্থাৎ এক জনপদ থেকে জনা জনপদ পর্যন্ত চলার মধ্যে এমন উপমৃক্ত দ্রুত রেখেছিলার্ম, যাতে ভ্রমণকালে অভ্যাস অনুযায়ী বিলাম করতে পারে। যথাসময়ে কোন না কোন জনপদ পাওয়া যেত পানাহার ও বিলামের জনা। তোমরা এসব জনপদে ( ইচ্ছা করলে ) রাছিতে এবং ( ইচ্ছা করলে দিনে) নিরাপদে ভ্রমণ কর। ( অর্থাৎ কাছে কাছে জনপদ থাকার কারণে রাহাজানীর ভয় ছিল না এবং সর্বন্ধ সব্ফিছু সহজ্জভা হওয়ার কারণে পানি, খাদ্য ও পাঞ্জের না পাওরারও আশংকা ছিল না।) অতপর ( তারা এসব নিয়ামতের প্রকৃত শোকর অখাৎ আলাত্র আনুগতা করল না এবং বাহ্যিক শোকর অর্থাৎ এওলোকে মূল্যও দিল না। সেমতে ) ভারা বলল ঃ হে আমাদের পালনকর্তা, (এমন কাছে কাছে জনপুদ থাকার কারণে ভ্রমণে আনন্দ নেই। পাঞ্ছের ফুরিয়ে যাওয়া, পিপুলোয় পানি না পাওরা, অধীর অপেক্ষায় থাকা, চোরের ভয় থাকা এবং সশন্ত পাহারা দেওয়া—এসর না হলে ভ্রমণের জানন্দ কি ? বনী ইয়বাইল ষেম্ন মালা ও সালওয়া খেতে খেতে অভিচ হয়ে ত্রিতরকারি, শশা, ক্ষীরা ইত্যাদির জুনা আবেদন করেছিল,তেমনি তারাও করল। ভারা আরও বলল, বর্তমান অবস্থায় ধনী-দরিদ্র সক্ষেই একইরাপ স্থমণ করে। এতে আমাদের ধনাচ্যতা ফুটিয়ে তোলার অবকাশ নেই। তাই মন চার যে,) আমাদের স্তমণের ব্যবধান (ও দুর্ভ্ছ) বর্ধিত করে দিন। (অর্থাৎ মধ্যবর্তী জনপদন্তলো উৎখাত করে দিন, যাতে এক মনষিল থেকে অন্য মনষিলের দূরত্ব বৈড়ে বার। এই অকুতভতা ছাড়া) তারা নিজেদের প্রতি ( আরও নাফরমানী করে ) জুরুম করেছিল। ফলে আমি তাদেরকে উপাখ্যানে পরিণত করেছি এবং সম্পূর্ণরূপে ছিন্নবিদ্যা করে দিয়েছি। ( তাদের কভককে ধ্বংস করে দিয়েছি। ফলে ভাদের কাহিনীই রয়ে গেছে এবং কতককে ছিম্মবিচ্ছিন্ন করে দিয়েছি। অথবা স্বাচ্ছন্দোর দিক দিয়ে সকলেই কাহিনী হয়ে গেছে অর্থাৎ তাদের স্বাচ্ছদ্যের আসবাবপত্র ধ্বংস হয়ে, পেছে। অথবা ভাদের অবস্থাকে শিক্ষায় পরিপত করেছি। মানুষ এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। মেটকথা, ভাদের বাসভূমি, উদ্যান এবং সংলয় ভ্রগদসমূহ সবই ছারধার হয়ে সেছে।) নিশ্চর এতে ( অর্থাৎ এ কাহিনীতে ) প্রত্যেক ধৈইনীল ক্রতছের ( খু'মিনের ) জন্য বিপুল শিকা রয়েছে।

#### অনুষ্টিক ভাতব্য বিষয়

রিরালত ও কিরামতে জবিবাসী কাফিরদেরকে জালাহ্ তা'আলার সর্ব্যর ক্ষমতা সম্পর্কে হ'লিয়ার করার উদ্দেশ্যে পূর্ববর্তী প্রগদ্ধসংগের হাভে সংঘটিত বিস্ময়কর ঘটনা ও মু'জিবা বণিত হছিল। এ প্রসলে প্রথমে হবরত দাউদ ও সোলায়মান (জা)-এর ঘটনাবলী উল্লেখ করা হয়েছে । এখন এ প্রসলে ই লাবা সম্পুদায়ের উপর ্ আল্লাহ্ তা'জালার অস্থিত নিয়ামত ক্রীণ, অতপর অক্তভতার কার্রণে তাদের প্রতি জাষাব অক্তরণের আলোচনা আলোচ্য জায়াতসমূহে করা হয়েছে। স্থানি স্থানি

সাবা সম্পুদার ও তাদের প্রতি ভালাহ্র বিশেষ নিরামতরাজি ঃ ইবনে কাসীর বলেন, ইরামানের সমাট ও সে দেশের অধিবাসীদের উপাধি হচ্ছে সাবা। তাবাবেরা সম্পুদারও সাবা সম্পুদারের অন্তর্ভু জ হিল। তারা হিল সে দেশের ধর্মীর নেতা। সূরা নমলে সোলারমান (আ)-এর সাথে নারী বিলকিসের ঘটনা বুণিত হয়েছে। তিনিও এ সম্পুদারেরই একজন হিলেন। আলাহ্ তাংআলা তাদের সামনে জীর্নোপ্রকরণের ঘার উদ্মুক্ত করে দিরেছিলেন এবং পরগল্পরগণের মাধ্যমে এসব নিরামতের শোকর আদার করার আদেশ দান করেছিলেন। দীর্ঘকাল পর্যন্ত তারা এ অবহার উপর ক্রিয়েম থাকে এবং সর্বপ্রকার সুত্ত পান্তি ভোগ করন্তে থাকে। অবশেষে ভোগ-বিলাসে মন্ত হয়ে তারা আলাহ্ তাংআলা থেকে গাকিল হয়ে গড়ে, এমন কি আলাহ্ তাংআলাকে অধীকার করতে থাকে। তথন আলাহ্ তাংআলা তাদেরকে সংগ্রেথ আনার জন্য সর্ব-প্রমার জন্য তেরজন পরগল্পর প্রেরণ করেন। তারা তাদেরকে সংগ্রেথ আনার জন্য সর্ব-প্রমন্ত্রে চেন্টা করেন। কিন্তু তাদের চৈত্ন্যোদ্য হয়নি। অবশেষে আলাহ্ তাংআলা তাদের উপর বন্যার আযাব প্রেরণ করেন। ফলে তাদের শহর ও বাগ-বাগিটা ছারখার হয়ে যায়।—(ইবনে কাসীর)

ইয়াম আহমদ হবন্নত ইবনে আফাস থেকে বর্ণনা করেন, জনৈক ব্রাজি প্রস্কৃত্রাহ (সা)-কে জিজেস করেলঃ কোরজানে উলিখিত 'সাবা' কোন পুরুষের নাম না নারীর, না কোন জু-খণ্ডের নাম । রুস্বৃদ্ধাহ (সা) বললেন, সাবা একজন পুরুরের নাম । তার দলটি পুরু সভান ছিল। তল্পথ্য ছরজন ইয়ামানে এবং চারজন শামদেশে বসতি ছাপন করে। ইয়ামানে বসবাসকারী ছয় পুরের নাম মাদজাজ, কেন্দা, ইবল, আনআরী, আনমার, হিন্দ্রার, (তাদের থেকে হয়টি গোল জারলাভ করে) এবং শামদেশে বসবাসকারীদের নাম লখন, জুরাম, আমেলা, গাম্সান (তালের পোলসমূহ এ নামেই সুনিদিট)। এরিওয়ায়েতটি হাকেজ ইবনে আবদুল বারও তার "আলকারদ্ধ ওলাল জায়ামু বেলারেরড্ড আস্ সাবিল আরবে ওয়াল আজ্ম" গ্রহু উল্লুভ করেছেন।

বংশতালিকা বিশেষত আলিমগণের বরাত দিয়ে ইবনৈ কাসীর বলেন, এরা দশজন সাবার উরসজাত ও প্রত্যহ্ষ পুত্র ছিল না। বরং তার বিতীয়, তৃতীয় অথবা চতুর্থ পুরুষে এরা জন্মগ্রহণ করেছিল। অতপর তাদের গোলসমূহ শাম ও ইয়ামানে বিভার লাভ করে এবং তাদেরই নামে পরিচিত হয়।

স্বির আসল নাম ছিল আবদে শাস্ত । সাবা আবদে শাস্ত ইবনে ইরাশহাব ইবনে কাহতান থেকে তার বংশতালিকা বোঝা যায় । ইতিহাস্বিদগণ লিখেন, সাবা আবদে শাসত তার আমলে শেষ নবী মুহাশ্মদ (সা)-এর আগমনের সুসংবাদ মানুষকে ওনিক্ষেত্র । সম্বত তওরাত ও ইনজীল থেকে সেংএ বিষয়ে ভামলাভ করেছিল অথবা জ্যোতিবী ও অভিনীয়বাদীদের মাধ্যমে অবগত হয়েছিল । রস্লুভাহ (সা)-র শানে সে: করেক লাইন আরবী কবিভাও বলেছিল। এ সব কবিভায় তাঁর আরির্ভাবের উল্লেখ করে বাসনা প্রকাশ করেছিল যে, আমি স্তাঁর আমলে থাকলে উদ্ধেশ সামায় করতাম এবং আমার সম্প্রদায়কে তাঁর প্রতি বিশ্বাস হাপন করতে বল্তাম।

সাবার সভানদের ইয়ামানে ও শামে বসতি ছাগন করার ঘটনাটি তাদের উপর বন্যার আয়ার আসার পরবর্তী ঘটনা। বন্যার প্রর তারা বিভিন্ন ছানে ছড়িয়ে পড়ে-ছিল।—(,ইবনে কাসীর) কুরতুরী সাবা সম্পুদায়ের সময়কাল হযরত সুসা (আ)-র পরে এবং রস্কুলাহ (সা)-র পূর্বে উল্লেখ করেছেন। বিশ্ব নির্মাণ ইতি আলকী অভিধানে বিশ্ব অধামতের তফসীর করেছেন। কিন্ত কামুস, সেহাহ, অভহরী ইত্যাদি অভিধানে ব্যাণত অর্থ কোরআনের পূর্বাপর বর্ণনার সাথে সাম্প্রসাশীল। এসব অভিধানে ব্যাকত অর্থ লেখা হয়েছে বাধ, যা মানি আটকানোর জন্যে নির্মাণ করা হয়। হয়রত ইবনে আক্রাসও

্ইবনে কাসীরের বর্ণনা অনুযায়ী এই বাঁধের ইতিহাস এই ঃ ইয়ামানের রাজ-ধানী সানআ থেকে তিন মনষিল দূরে মাআরেব শহর অবৃত্তিত ছিল। এখানে সাবা সম্পুদায়ের বসতি ছিল। দুই পাহাড়ের মধ্যবতী উপত্যকায় শহর অবস্থিত ছিল বিধার উভর পাহাড়ের উপর থেকে বৃশ্টির পানি বন্যার অক্টারেনেমে আসত। ফলে শিহরের জনজীবন বিপর্যন্ত হয়ে যেত**। দেশের সম্লাটগণ (তাদের** মধ্যে রাণী বিলক্তিসের নিক বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়।) উভয় পাছাড়ের সাঝখানে একটি শক্ত ও মজবুত বাঁধি নির্মাণ<sup>্</sup>কর্মেন। এ বাঁধ পাহাড় থেকে আগত<sup>ু</sup>বন্যার পানি রোধ করে পানির <del>একটি বিরাট ভাঙার তৈরী করে</del> দিল। পাহাড়ের বৃশ্টির পানিও এতে সঞ্চিত হতে লাগল। বাঁধের উপরে-নিচে ও মাঝখানে পানি বের করার তিনটি সরজা নির্মাণ করী ইর বার্ডে সঞ্চিত<sup>্র</sup>পানি সুশৃংখনভাবে শহরের লোকজনের মধ্যে এবং ভাদের ক্ষেতি ও বাগানে পৌছানো যায়। প্রথমে উপরের সরকা খুলে পানি ছাড়া হত। উপরের পানি শেষ হারে গেলে মার্কাখানের এবং সর্বশেষে নিচের তৃতীয় দরজা খুলে দেওয়া হত। পরবর্তী বছর বুল্টির মওসুমে বাঁধের তিনটি ভরই আবার পানিতে পূর্ণ হয়ে যেত। বাঁধের নিচে একটি সুরহৎ পুরুর নির্মাণ করা হয়েছিল। এতে পানির বারটি খাল তৈরী করে পুরুরের বিভিন্ন দিকে পৌছানো হয়েছিল। সব খালে **একই পতিতে পানি প্রবাহিত হত**ুএবং নাগরিকদের প্রয়োজন মেটাত। 😹

শহরের ডানে ও বামে অবস্থিত পাহাড়দয়ের কিনারায় ফলমুলের বাগান নির্মাণ করা হয়েছিল। এসব বাগানে খালের পানি প্রবাহিত হত। এসব বাগান পরস্পর সংলগ্ধ অবস্থায় পাহাড়ের কিনারায় দু'সারিতে বহুদূর পর্যন্ত বিজ্ঞ ছিল। এওলো সংখ্যার অনেক হলেও কোরআন পাক 57.00

45.E

কারণ, এক সারির সমস্ত বাগানকে একক কার্ণে দিতীয় বাগান কারণে এক বাগান এবং অপর সারির সমস্ত বাগানকে একই কার্ণে দিতীয় বাগান সাক্ষ্যকরা হয়েছে ।

এসৰ ৰাগানে সকল একার বৃক্ক ও ফলমূল এচুর পরিমাণে উৎপন্ন হত। কোডাদাহ প্রমুখের বর্ণনা অনুযায়ী একজন মারী নাথায় খালি ঝুড়ি নিয়ে গমন করিল পাছ থেকে পতিত ফলমূল ঘারা ভা আপনা-আপনি ভরে যেত। ইহাত লাগানোরও প্রয়োজন হত না।—(ইহমে কাসীর)

अवार علوا من رزن ريكم وا شكر وا له بلدة طيبة ورب غفور

তা তালা পরগমরগণের মাধ্যমে তাদেরকে আদেশ দিয়েছিলেন, তোমরা আলাহ্ প্রদত্ত এই অফুরত জীবনোসকরণ বাবহার কর এবং কৃতভাতা বরুপ সংকর্ম ও আলাহ্র আনুগত্য করতে থাক। আলাহ্ তা আলা তোমাদের এ শহরকে পরিচ্ছল বাছ্যকর শহর করেছেন। শহরটি নাতিশীতোক মন্তলে অবস্থিত ছিল এবং আবহাওরা বাছ্যকর ও কিছেল সমগ্র শহরে মশা–মাছি, ছারপোকা ও সাপ-বিচ্ছুর মত ইতর প্রাণীর নামগন্ধ ছিল না। বাইরে থেকে কোন ব্যক্তি শরীরে ও কাপড়-চোপড়ে উকুন ইত্যালি নিরে এ শহরে কৌ ছালে সেওলো আপনা-আপনি মরে সাঞ্চ হয়ে যেত।—( ইবনে কানীর)

ब्राह्म है بيارة طيبة अप्तार्थ عقور अप्तार्थ طيبة वता रिक्राह्म विक्र

মত ও ভোগ-বিলাস কেবল পাথিব জীবন পর্যন্তই সীমিত নয়, বরং শোকর আদায় করিতে প্রকিলে পরকালে আরও বৃহৎ ও ছায়ী নিয়ামতের ওয়াদা আছে। কারপ, এসব নিয়ামতের স্রভটা ও তো্মাদের পালনকর্তা ক্যাশীল। গোকর আদায়ে ঘটনাক্রমে কোন রুটি-বিচ্যুতি হয়ে গেলে তিনি ক্ষমা করবেন।

সুবিভূত নিয়ামত ও পয়গয়য়গণের হঁশিয়ারি সাজেও যুখন সাবা সম্পুদার আলাহ্র আদেশ পালনে বিমুখ হল, তখন আমি তাদের উপর বাঁধভাংগা বন্যা ছেড়ে ছিলাম। বন্যাকে বাঁধের সাথে সম্ভল্পুত করার কারণ এই যে, যে বাঁধ তাদের হেফায়ত ও আছিলেরে উপায় ছিল, আলাহ্ তা আলা তাকেই তাদের বিপয়য় ও মুসিবতের কারণ করে দিলেন। তফসীরবিদগণ বর্ণনা করেন, আলাহ্ তা আলা যখন এ সম্পুদায়কে বাঁধভাংগা বন্যা দারা ধ্বংস করার ইচ্ছা করলেন, তখন এই সুবৃহৎ বাঁধের গোড়ায় আল ইদুর নিয়োজিত করে দিলেন। তারা এর ভিতি দুর্বল করে দিল। বৃল্টির মউসুমে গানির তাগে দুর্বল ভিতিতে ফাটল সুন্টি হয়ে পেল। অবশেষে বাঁধের পেছনে ছিলত গানি সমল্প উপত্যকায় ছড়িছে পড়ল। শহরের সমস্ভ জৃহ্ বিধ্বন্ত হল এবং বৃক্ষ উজাড় হয়ে গেল। পাহাড়ের কিনারায় দু'সারি উদ্যানের পানি ওকিয়ে গেল।

ওয়াহাব ইবনে মুনাঝিহ বর্ণনা করেন, তাদের কিতাবে লিখিত ছিল যে, এ বাঁশটি ই দুরের মাধ্যমে ধনংসপ্রাণত হবে। সেমতে বাঁধের কাছে ই দুরি দেখে তারা বিশ্বন নিচে অনেক বিভাল লালন-পালন করল, যাতে ই দুররা বাঁধের কাছে ভাসতে না পারে। কিও আলাহ্র তকদীর প্রতিরোধ করার সাধ্য কার? বিভালয়া ই দুরের কাছে হার মানল এবং ই দুররা বাঁধের ভিত্তিতে প্রবিষ্ট হয়ে গেল।—( ইবনে কাসীর )

ঐতিহাসিক বর্ণনায় আরও বলা হয়েছে মে, কিছুসংখ্যক বিচক্ষণ ও দূরদর্শী লোক ইঁদুর দেখা মান্তই সৈছান গরিত্যাগ করে আন্তে আন্তে অন্যন্ত সরে গেল। অবলিট্রা সেখানেই রয়ে গেল, কিন্তু বন্যা গুরু হলে তারাও ছানান্তরিত হয়ে গেল। এবং অনেকেই বন্যায় প্রাণ হারাল। মোটকখা, সমস্ত শহর জনশূন্য হয়ে গেল। যেসব অধিবাসী অন্য দেশে চলে গিয়েছিল, তাদের কিছু বিবরণ উপরে মসনদে আহমদ বণিত হারীসে উল্লেখ করা হয়েছে। ছয়টি গোল ইয়ামানে এবং চারটি পোল শাম দেশে ছড়িয়ে গড়েছিল। মদীনার বস্তিও তাদের কড়ক গোল থেকে গুরু হয় । ইতিহাস প্রস্থসমূহে এর বিবরণ লিপিবছ রয়েছে। বন্যার ফলে শহর ধ্বংস হওয়ার পর তাদের দু'সারি উদ্যানের অবস্থা পরবর্তী আয়াতে এভাবে বিধৃত হয়েছে:

وَبَدُ الْنَا هَمْ بِمِتَنَّبَهِمْ جَنَّتَيْنَ ذَو الْنَى الْكِلِ خُوطُ وَ الْكُلُ وَهُمْ يَكُلُولُ وَهُمُ الْكُولُ وَهُمُ الْكُولُ وَهُمُ الْكُولُ وَهُمُ الْكُولُ وَهُمُ الْكُولُ وَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّا

المس-এর অর্থ কুলগাছ। এর এক প্রকার বাগানে যত্ন সহকারে লাগানো হয় এবং ফল হয় সুস্পত সুন্ধানু। এরাপ গাছে কাঁটা কম এবং ফল বেশী হয়। অপর প্রকার জংলী কুলগাছ। এটা জঙ্গলে রউদগত ও কাঁটা বিশিত্ট বাড় হয়ে থাকে এবং কাঁটা বেশী ও ফল কম হয়ে থাকে। আয়াতে المس শব্দের সাথে المائة মুক্ত করে সক্তবত ইনিত করা হয়েছে যে, সেই বাগানে কুলগাছও জংলী কিংবা স্বউদগত ছিল, বাতে ফল কম ও টক হয়ে থাকে।

وَالْكَ جَزَيْنَ هُمْ بِهَا كَغُرُواً — অধাৎ আমি এ শান্তি ভাদেরকে কৃষদের
কারণে দিয়েছিলাম। كغر শব্দের অর্থ অকৃতভতাও হয়ে থাকে এবং সত্য ধর্ম অস্থীকার
করাও হয়ে থাকে। এখানে উভয় অর্থ সম্ভবপর। কেননা তারা অকৃতভতাও করেছিল এবং প্রেরিত তেরজন পয়গঘরকে মিথ্যারোগও করেছিল।

জাতবাঃ এ ঘটনায় বলা হয়েছে যে, সাবা সম্পুদায়ের কাছে আলাহ্ তা'আলা তেরজন পরগম্বর প্রেরণ করেছিলেন। অথচ পূর্বে একথাও বলিত হয়েছে যে, সাবা সম্পুদায় ও বাঁধভালা বন্যার ঘটনা হয়রত ঈসা (আ)-র পর ও রসূলুলাহ্ (সা)-র পূর্বে অন্তর্বতাঁকালে সংঘটিত হয়েছিল। একে ত্রু ——এর কাল বলা হয়। অধিকাংশ আলিমের মতে এ সময়ে কোন নবী-রসূল প্রেরিত হয়নি। অতএব এই তেরজন পরগম্বর প্রেরণ কিরাপে ওছ হতে পারে? এর জওয়াবে য়হল মা'আনীতে বলা হয়েছেঃ বাঁধভাংগা বন্যার ঘটনা অন্তর্বতাঁকালে সংঘটিত হলে একথা জরুরী হয় না য়ে, এই পয়য়য়রপণও সে সময়েই আগমন করেছিলেন। এটা সন্তবপর য়ে, তাঁরা অন্তর্বতাঁকালের পূর্বেই আবিভূতি হয়েছিলেন এবং তাদের কুক্রর ও অবাধ্যভা অন্তর্বতাঁকালে তাদের উপর নামিল করা হয়েছিল।

শব্দের অর্থ অতিশয় কুফরকারী।
আয়াতের অর্থ এই যে, আমি অতিশয় কুফরকারী ব্যতীত কাউকে শান্তি দেই না।
এটা বাহাত সেসব আয়াত ও সহীহ হাদীসের পরিপন্থী, ষেগুলো দারা প্রমাণিত আছে
যে, মুসলমান গোনাহ্গারকেও তাদের কর্ম অনুযায়ী জাহায়ামের শান্তি দেওয়া হবে
যদিও পরিণামে শান্তি ভোগ করার পর তাদেরকে জাহায়াম থেকে বের করে জায়াতে
দাখিল করা হবে। এই খটকার জওয়াবে কেউ কেউ বলেন, এখানে যে কোন শান্তি
উদ্দেশ্য নয়, বরং সাবা সম্পুদায়ের অনুরূপ ব্যাপক আষাব বোঝানো হয়েছে। এরূপ
আষাব বিশেষভাবে কাফিরদের জন্য নির্দিস্ট। মুসলমানদের উপর এরূপ আযাব
আসে না।——(রাহল মাণ্ডানী)

अत्र সমর্থন সাহাবী ইবনে খাররাহ্র উজিতেও পাওরা যার। তিনি বলেন:
جرا عالمعصبة الوهن في العبادة والشيق في المعيشة والتعسر
في اللذة قال لا يماد في لذة حلالا الاجاءة من ينغمه ــ

অর্থাৎ গোনাহের শান্তি হচ্ছে ইবাদতে শৈথিল্য সৃষ্টি হওয়া, জীবিকায় সংকীর্ণতা দেখা দেওয়া এবং উপভোগ দুরাহ হয়ে যাওয়া। তিনি এর অর্থ এই বর্ণনা করেন যে, যখন সে কোন হালাল ভোগ্যবস্ত পায়, তখন কোন-না-কোন কারণ সৃষ্টি হয়ে যায়, যা ভার উপভোপকে মলিন করে দেয়।—(ইবনে কাসীর) এতে জানা গেল যে, মুসলমান গোনাহ্গারের শান্তি দুনিয়াতে এধরনের হয়ে থাকে। তার উপর আকাশ থেকে অথবা ভূ-গর্ভ থেকে কোন খোলাখুলি আযাব আসে না। এটা কাফিরদের জনাই নির্দিন্ট।

হযরত হাসান বসরী (রা) বলেন : مدن الله العظيم لا يعا قب بمثل فعلا । অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সত্য বলেছেন যে, মন্দ কাজের যথাযোগ্য শান্তি কাফির ব্যতীত কাউকে দেওয়া হয় না ।——( ইবনে কাসীর ) মু'মিনকে তার গোনাহের মধ্যেও কিছুটা অবকাশ দেওয়া হয় ।

রাহল মা'আনীত বলা হয়েছে, এ আয়াতের আচ্চরিক অর্থই উদ্দেশ্য। শাস্তি হিসাবে শাস্তি—কেবল কাফিরকেই দেওয়া যায়। মুসলমান পাপীকে যে শাস্তি দেওয়া হয়, তা কেবল দৃশ্যত শাস্তি হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে উদ্দেশ্য থাকে তাকে গোনাহ্ থেকে পবিত্র করা। উদাহরণত স্থর্ণকে আশুনে পোড়ার উদ্দেশ্য তার ময়লা দূর করা। এমনিভাবে কোন মু'মিনকে পাপের কারণে জাহায়ামে নিক্ষেপ্ করা হলে তার উদ্দেশ্য হবে তার দেহের সেই অংশ জালিয়ে দেওয়া, যা হারাম দারা সৃষ্টি হয়েছে। এটা হয়ে গেলে সে জায়াতে যাওয়ার যোগ্য হয়ে যায়। তখন তাকে জাহায়াম থেকে বের করে জায়াতে দাখিল করা হয়।

وَجَعْلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا نِيْهَا قُرَّى ظَا هِرَةً

একটি নিয়ামত ও তাদের অকৃতভাতা এবং মূর্খতার আলোচনা রয়েছে। তারা হয়ং এই নিয়ামতের পরিবর্তন করে কঠোরতার দোয়া ও বাসনা প্রকাশ করেছিল। বলে শাম দেশের গ্রামাঞ্চল বোঝানো হয়েছে। কেননা আলাহর পক্ষ থেকে রহমত নাযিল হওয়ার কথা একাধিক আয়াতে শাম দেশের জনাবর্ণিত আছে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যেসব জনসদকে আয়াহ্ তা'আলা বরকত দান করেছিলেন তাদেরকে প্রায়ই ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য শামে সফর করতে হত। মাআরেব শহর থেকে শামের দূরছ ছিল অনেক। রাস্তাও সহজ ছিল না। আলাহ্ তা'আলা সাবাবাসীদের প্রতি জন্গ্রহ করে তাদের শহর মাআরেব থেকে শাম পর্যন্ত অল অল দূরছে জনবসতি প্রতিষ্ঠিত করে দেন। এসব জনবসতি সড়কের কিনারায় অবস্থিত ছিল। তাই আয়াতে ভিন্তিত করে দেন। এসব জনবসতি সড়কের

রংক্তের । এসব জনবস্তির ফলে কোন মুসাফির গৃহ থেকে বেরিরে দুপুরে বিশ্রাম অথবা খাদ্য গ্রহণ করতে চাইলে জনায়াসেই কোন জনপদে পৌছে নিয়মিত খাদ্যগ্রহণ করে বিশ্রাম করতে পারত । অতপর যোহরের পর রওয়ানা হয়ে সূর্যান্ত পর্যন্ত
অন্য বিশ্বিতে পৌছে রারি অভিবাহিত করতে পারত । তিন্ত বিশ্বিত বিশ্বের বিশ্বাম পর্যান্ত বাক্যের অর্থ এই যে, জনবস্তিওলো এমন সুষ্ম ও সমান দূরত্বে পড়ে উঠেছিল যে, নিদিল্ট সময়ের মধ্যে এক বন্ধি থেকে জন্য বন্ধিতে পৌছা যেত।

থেকে উড়ত। অর্থ ছিল-বিদ্মিন করা। অর্থাৎ
মা'আরেব শহরের কিছু অধিবাসী ধ্বংস হয়ে গেল্ল এবং কিছু বিদ্মিন হয়ে রিছিল
শহরে ছড়িয়ে পড়ল। আরবে তাদের ধ্বংস ও বিচ্ছিন্নতার ঘটনাটি প্রবাদ বাক্যে
পরিণত হয়ে গিয়েছিল। এরাপ ক্ষেত্রে আরবরা বলতঃ এত এ বিদ্ধান বাক্যে
ভারা সাবা সম্প্রদায়ের ঐশ্বর্যে গারিভ লোকদের ন্যায় বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

ইবনে কাসীর প্রমুখ ভফ্তসীরবিদ এ ছলে জনৈক অভীন্তিয়বাদীর নাভিদীর্ঘ কাহিনী উল্লেখ করেছেন। বন্যার আযাব আসার কিছু পূর্বে সে এ সম্পর্কে জানতে পেরেছিল। সে এক আশ্চর্ষ কৌশলের মাধ্যমে প্রথমে তার ধনসন্পত্তি, পৃহ ইত্যাদি সব বিক্রম করে দিল। বিক্রমলথ্য অর্থ তার করায়ত হয়ে গেলে সে তার সম্প্রদায়কে ভবিষাৎ বন্যা ও আয়াব সম্পর্কে অবহিত করে বলন, কেউ প্রাণে বাঁচতে চাইলে অবিলয়ে এখান থেকে সরে যাও। সে আরও বলল, তোমাদের মধ্যে যারা দূরবর্তী সফর অবলঘন করে নিরাপদ ছানে চলে যাওয়ার ইন্ছা কর, তারা আত্মানে চলে যাও, যারা মদ, খামীর করা রুটি, ফল-মূল ইত্যাদি চাও, তারা শাম দেশের বুসরা নামক ছানে গিয়ে বসবাস কর এবং যারা এমন সওয়ারী চাও, যা কাদার মধ্যেও ্টিকে থাকে, দুর্ভিক্ষের সময় কাজে আসে এবং সঙ্করের সময়ও সাথে থাকে, তারা ইয়াসরিবে অর্থাৎ যদীনায় স্থানান্তরিত হও। সেখানে প্রচুর খেজুর পাওয়া যায়। তার সম্প্রদায় তার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করল। ইয়দ গোল আন্মানে, গাসসান গোল বুসরায় এবং আউস, খাষরাজ ও বন্ উসমান মদীনায় ছানাভরিত হয়ে গেল। বাতনেমূর নামক ছানে পৌছে বনু উসমান সেখানেই থেকে যায়। এই বিচ্ছিন্নতার কারণে তাদের উপাধি হয়ে যায় বুযায়া । ভাউস**্ত**াষরা<del>জ্মদীনায় পৌছে সেখানে</del> বসতি ছাপন করল। ইবনে কাসীর এই বিবরণ সনদ সহকারে উল্লেখ করে বলেন, এভাবে সাবা সম্প্রদায় ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, যা 🎺 💞 বাক্যে বিধৃত হয়েছে ।

উথান-পতন ও অবহার পরিবর্তনের মধ্যে অনেক নিদর্শন ও শিক্ষা রয়েছে।
শিক্ষা রয়েছে সেই ব্যক্তির জন্য, যে অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও অত্যন্ত কৃতক্ত। অর্থাৎ
যে ব্যক্তি কোন বিপদ ও কল্টে পতিত হয়ে সবর করে এবং কোন নিয়ামত ও
সুখ অর্প্তিত হলে আল্লাহ্র শোকর আদায় করে। এ ভাবে সে জীবনের প্রত্যেক
অবহায় উপকারই উপকার লাভ করে। বুখারী ও মুসলিমে উদ্ধৃত হযরত আবৃ
হোরায়রা (রা) বর্গিত হাদীসে রস্লুলাহ্ (সা) বলেন, মুশ্মনের অবহা বিস্ময়কর,
তার সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা যে আদেশই জারী করেন, সব মঙ্গলই মঙ্গল এবং
উপকারই উপকার হয়ে থাকে। যে কোন নিয়ামত, সুখ ও আনন্দের বিষয় লাভ
করলে আল্লাহ্ তা'আলার শোকর আদায় করে। ফলে সেটা তার পরকালের জন্য
মঙ্গলজনক হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যদি সে কোন কল্ট ও বিপদাপদের সম্মুখীন হয়,
তবে সবর করে, যার বিরাট পুরক্ষার ও সওয়াব সে পায়। ফলে বিপদও তার
জন্য উপকারী হয়ে যায়।—(ইবনে কাসীর)

কোন কোন তফসীরবিদ । কি শব্দটিকে সবরের সাধারণ অর্থে নিয়েছেন, বাতে ইবাদতে দৃঢ় থাকা এবং গোনাহ থেকে বেঁচে থাকাও অন্তর্ভুক্ত। এ তফসীর অনুযায়ী মু'মিন স্বাবস্থায় স্বর ও শোকরের প্রতীক হয়ে থাকে।

# وَكَفَدُ صَدِّى عَكَيْهِمْ إِبْلِيْسُ ظَنَّهُ فَا تَنْبُعُونُهُ الْآفَرِنِيقَا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۞ وَمَا كَانَ لَهُ عَيْبُهُمْ مِّنْ سُلْطِي الْآلِنَعْلَمُ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِتَّنَ هُوَمِنْهَا فِي شَاتِي وَرَبُكِ عَلَى كُلِ شَيْءَ حَفِيْظُ ۞

(২০) আর তাদের উপর ইবলীস তার অনুমান সত্য হিসাবে প্রতিন্তিত করল। ফলে তাদের মধ্যে মু'মিনদের একটি দল ব্যতীত সকলেই তার পথ অনুসরণ করল। (২১) তাদের উপর শয়তানের কোন ক্ষমতা ছিল না, তবে কে পরকালে বিশ্বাস করে এবং কে তাতে সন্দেহ করে, তা প্রকাশ করাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। আপনার পালন-কর্তা সববিষয়ে তত্ত্বাবধায়ক।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

বান্তবিক তাদের (অর্থাৎ মানবজাতি) সম্পর্কে ইফরীস তার ধারণা সত্যে পরিপত করল (অর্থাৎ তার বিশ্বাস ছিল যে, সে অধিকাংশ মানুষকে পথদ্রতট করে ছাড়বে, কেননা তারা মাটির তৈরি এবং সে আন্তনের তৈরি। তার এ বিশ্বাস যথার্থ প্রমাণিত হল।) ফলে স্বাই তার অনুসরণ করল মু'মিনদের একটি দল বাতীত। (তাদের মধ্যে যারা পূর্ণাল মু'মিন ছিল, তারা সম্পূর্ণই নিরাপদ রইল) এবং যারা দুর্বল মু'মিন ছিল, তারা পোনাহে লিংত হলেও শিরক ও কুফর থেকে বেঁচে রইল। তাদের উপর ইবসীসের কোন ক্ষমতা ছিল না। তবে কে পরকালে বিশ্বাস করে এবং কে সন্দেহ পোষণ করে, তা (বাহাত) জানাই ছিল আমার উদ্দেশ্য (অর্থাৎ মু'মিন ও কাফিরকে আলাদাভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য পরীক্ষা উদ্দেশ্য ছিল। যাতে ন্যায়-বিচারের বার্থে সওয়াব ও আহাল দেওয়া যায়)। আপনার পালনকর্তা (যেহেতু) সর্ববিশ্বয়ে তন্তাব্ধক ( যাতে ঈমান এবং কুফরও অন্তর্ভু ত তাই তিনি প্রত্যেককে উপযুক্ত প্রতিদান ও শান্তি দেবেন)।

قُلِ الْحُوا النَّهِ فِينَ ذَعَنتُ فُرِسِنَ دُوْنِ اللهِ الدَينُ لِكُوْنَ مِثْقَالَ ذُرَّةٍ فِي السَّاوِنِ وَكَا لَهُ مُ فِيهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَكَا لَهُ مِنْهُمْ مِن السَّاوِنِ وَكَا لَهُ مِنْهُمْ مِن السَّاوِن وَكَا لَهُ مِنْهُمْ مِن السَّاوِن وَكَا لَهُ مِنْهُمْ مِن السَّاوِن وَلَا يَعْدُونُ وَلَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

# مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ التَّمْوٰتِ وَالْاَرْضِ ﴿ قُلِ اللهُ وَإِنَّا آوَ إِيَّاكُوْ لَعَلَىٰ هُلَّى اللهُ وَإِنَّا آوَ إِيَّاكُوْ لَعَلَىٰ هُلَّى اللهُ وَإِنَّا اللهُ وَإِنَّا اللهُ عَبَا اللهُ وَاللهُ عَبَا اللهُ وَهُو اللهُ عَبَا اللهُ وَهُو اللهُ عَبَا اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

(২২) বলুন, তোমরা তাদেরকে ভাহবান কর, যাদেরকে উপাস্য মনে করতে আলাহ্ ব্যতীত। তারা নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে অপু পরিমাণ কোন কিছুর মালিক নয়, এতে তাদের কোন অংশও নেই এবং তাদের কেউ আলাহর সহায়কও নয়। (২৩) যার জন্য অনুমতি দেওরা হয়, তার জন্য ব্যতীত আলাহর কাছে কারও সুপারিশ ফলপ্রসূহবে না। যখন তাদের মন থেকে ভয়-ভীতি দূর হয়ে যাবে, তখন তারা পরস্পরে বলবে, তিনি সভ্য বলেছেন এবং তিনিই সবার উপরে মহান। (২৪) বলুন, নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল থেকে কে তোমাদেরকে রিষিক দেয়। বলুন, আলাহ্। আয়রা অখবা তোমরা সংপথে অথবা স্পস্ট বিদ্রাভিতে আছি ও আছ ? (২৫) বলুন, আমাদের অপ্রাথের জন্য তোমরা জিজাসিত হবে না এবং তোমরা যাকিছু কর, সে সম্পর্কে আমরা জিজাসিত হব না। (২৬) বলুন, আমাদের পালনকর্তা জামাদেরকে সমবেত করবেন, অতপর তিনি আমাদের মধ্যে সঠিকভাবে জয়সকা করবেন। তিনি ফয়সালাকারী, সর্বজ। (২৭) বলুন, তোমরা যাদেরকে আলাহ্র সাথে অংশীদাররূপে সংযুক্ত করেছ, তাদেরকৈ এনে আমাকে দেখাও। বয়ং তিনিই আলাহ্, পরাক্রমশীল, প্রভাময়।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি (তাদেরকে) বলুন, তোমরা আল্লাহ্ ব্যক্তীত যাদেরকে উপাস্য মনে কর, তাদেরকে নিজেদের অভাব-অনষ্টনে) ভাক (এতে তাদের ইখতিয়ার ও ক্ষমতা জানা যাবে। তাদের বান্তব অবস্থা এই যে,) তারা নভোমন্তল ও ভূ-মন্তলে অণু পরিমাণ কোন কিছুর ক্ষমতা রাখে না, এতে (অর্থাৎ এতদুভরের সৃতিট কর্মে) তাদের কোন অংশীদারিত্ব নেই এবং তাদের কেউ (কোন কাজে) আল্লাহ্র সহায়ক নর। আল্লাহ্র সামনে (কারও) সুপারিশ কলপ্রসূহয় না (বরং সুপারিশই হতে পারে না) কিন্তু তার জন্য যার সম্পর্কে তিনি (কোন সুপারিশকারীকে) অনুমতি দেন। (কাফির ও মুশারিকদের কিছুসংখ্যক মূর্য শ্বহন্ত নিমিত পাথরের বিশ্বহক্ষেই অভাব পূরণকারী

কার্মনিবাহী ও আল্লাহ্র অংশীদার মনে করত। তাদের খণ্ডন করার জন্য আয়াতের কিছু মূর্খ মূর্তিকে এত ক্ষমভাবান মনে করত না, কিন্তু তারা বিশ্বাস করত যে, मृर्जिश्राबा जाबार्त कारक जरामक । जात्मत थर्थन कतात क्रमा केर्क वर्षे के वर्षे केर् বলা হয়েছে। কিছুসংখ্যক এরাপও মনে করত না, কিন্তু ভাদের বিশ্বাস ছিল যে, মূর্তিওলো আলাহর প্রিয় বটে। এরা বার সুপারিণ করবে, তার মনোবান্ছা পূর্ণ হরে शाय। সেমতে তারা বলতঃ الله चंद्र पंद्री و كُلُو الله তাদের খণ্ডনের জন্য है कि हैं। তুর্বা হয়েছে। অর্থাৎ তোমাদের এ ধারণা ভিডিহীন। এর জালাহ্র প্রিয় নয় াা অতপর াবলা হয়েছে খারা যোগা ও আলাব্র প্রিয় যেমন ফেরেশতা, তারা পর্যন্ত কারও সুপারিশ করার ব্যাপারে স্বাধীন নয় , তাদের সুপারিশ করার রীতি এই যে যার জন্য সুপারিশ করার অনুমতি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে দেওলা হয় তারা কেবল তার জন্যই সুপারিশ করতে পারে; তাও সহজে নল্প। কেননা, তারা নিজেই আল্লাহ্র ডয়ে হিমসিম খেতে থাকে। তাদেরকে কোন জাদেশ দেওয়া হলে অথবা কারও জন্য সুগারিল করতে বলা হলে তারা আদেল শোনীর সময় ভারে সম্ভন্ত হয়ে পড়ে। অতপর ভয়ের অবস্থা দূর হয়ে গেলে আদেশ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে

সারকথা, আলাহ্র যোগ্য ও প্রিয় ফেরেশতাগণও বতঃপ্রণোদিত হয়ে বিনান্মজিতে কারও জন্য সুপারিশ করতে পারে না। সুপারিশের অনুমতি দেওয়া হলেও জয়ে সংজা হারিয়ে ফেলে। এরপর সংজা ফিরে এলে সুপারিশ করে। এমতাব্ছায় বহন্ত নিমিত পাথুরে মূর্তি—যাদের না আছে যোগ্যতা এবং না তারা আলাহ্র প্রিয়—তারা কেমন করে কারও জন্যে সুপারিশ করতে পারে? পরবর্তী আয়াতে ফেরেশতাগণের সংজা হারিয়ে ফেলার বিষয় এভাবে বিয়ত হয়েছেঃ) যখন তাদের মন থেকে জয়-ভীতি (যা আদেশ লোনার সময় দেখা দেয়,) দূর হয়ে বায়, তখন পরক্রারে জিভাসাবাদ করে, তোমাদের পালনকর্তা কি আদেশ করেছেন? তারা বলে, (অমুক) সত্য আদেশ দিয়েছেন। (যেমন ছায় পড়ার সময় শিক্ষকের বজ্তা বিভঙ্কভাবেমুখছ করার জন্য পরস্পরে পুনরাবৃতি করে নেয়, ফেরেশতাগণও তদুপ আদেশ সম্পর্কে অপরকে জিভাসা করে জেনে নেয়, অতপর আদেশ পালন করে। আলাহ্র সামনে ফেরেশতাগণের এরূপ হওয়া বিচিত্র নয়, কেননা) তিনি সবার উপরে, সুমহান।

একে অন্যকে জিভাসাবাদ করে জেনে নেয় যে কি আদেশ হয়েছে। এরপন্ন তারা

আদেশ পালনে রত হয় এবং কারও জন্য সুপারিশ করে। 🧬 🥞

আপনি ( ভাদেরকে ভওহীদ প্রমাণ করার জন্য আরও ) বলুন, নীভোমগুল ও ভূ-মন্ত্রল থেকে কে ভোমাদেরকে ( র্ল্টি বর্ষণ করে ও উভিদ উৎপন্ন করে) রিষিক দান করে ? (এর জওয়াব তাদের কাছেও নির্দিন্ট, তাই) আপনি (-ই) বলে দিন, আছাত্ (রিষিক দেন, আরও বলুন, এই তওহীদের বিষয়ে ) নিশ্চয় আমরা অথবা তোমরা স্থপথে অথবা প্রকাশ্য বিদ্রান্তিতে আহি ও আছ (অর্থাৎ এটা সম্ভবপর নয় ষে, তওহীদ ও শিরক পরস্পর বিরোধী দুটি-ই গুদ্ধ ও সত্য হবে এবং উভয় প্রকার বিশ্বাসংগোষণকারীই সভাধর্মী হবে , বরং এতদুভয়ের মধ্যে একটি সঠিক ও অপরটি অঠিক হওয়া জরুরী। যারা ওছ বিশ্বাসী, তারা সৎপথে এবং যারা ল্লান্ড বিশ্বাসী, তারা পথর<del>ুষ্টতায় থাকবে। এখন তোমরা চিত্তা করে দেখ, এতদুভয়ের মধ্যে কোন বিশ্বাস</del> সভা এবং কে সভা ও সভাপছী এবং কে পথন্তল্ট।) আপনি (ভাদেরকে এই বিতর্কে আরও ) বলে দিন, ( আমি সভ্য ও মিখ্যা সুস্পল্টরাপে বর্ণনা করেছি, এখন ভোমরা ও আমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ কাজের জন্য দায়ী ) তোমরা আমাদের অপরাধ সম্পর্কে জিভাসিত হবে না এবং আমরা তোমাদের সম্পর্কে জিভাসিত হব না। আপনি ( তাদেরকৈ আরও) বলে দিন, (এক সময় অবশ্যই আসবে, যখন) আমাদের পালনকর্তা সকলকে ( এক ছানে ) সমবেত করবেন, অভগর আমাদের মধ্যে সঠিকভাবে কয়সালা করবেন। ভিনি কয়সালাকারী, সর্ভ । আপনি (আরও) বলুন, (ভোমরা আলাহ্ তা'আলার মহিমা ও সর্বময় ক্রমতার কথা ওনলে এবং তোমাদের মূর্ভিওলোর অসহায়ত্ব দেখলে ) আমাকে একটু তাদেরকে দেখাও, যাদেরকে তোমরা শরীক ছির করে (ইবাদতের ষোগা হওয়ার ব্যাপারে ) আল্লাহর সাথে সংযুক্ত করে রেখেছ। (তাঁর কোন শরীক নেই ; ) বরং ( বাস্তবে ) তিনিই আল্লাহ্ (অর্থাৎ সত্য উপাস্য ) পরাক্রমশালী, প্রভাময় ।

#### আনুৰ্ভিক ভাতব্য বিষয়

. . .

আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, আয়াহ্র আদেশ অবতীর্ণ হওয়ার সময় ফেরেশতাগণ সংভাহীন হয়ে যায়, অতগর তারা একে অগরকে আদেশ সম্পর্কে জিভাসাবাদ করে। সহীহ্ বুখারীতে হয়রত আবু হোরায়রায় উদ্ধৃত রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে যে, যখন আয়াহ্ তা'আলা আকাশে কোন আদেশ জারী করেন, তখন সমস্ত ফেরেশতা বিনয় ও নয়তা সহকারে পাখা নাড়তে থাকে ( এবং সংভাহীনের মত হয়ে যায়।) অতগর তাদের মন খেকে অভিরতা ও ওয়ভীতির প্রভাব দূর হয়ে গেলে তারা বলে তোমাদের পালনকর্তা কি বলেছেন? অনায়া বলে, অমুক সত্য জাদেশ জারী করেছেন।

মুসলিম উদ্ত হযরত ইবনে আকাস বণিত রেওয়ায়েতে রস্লুলাই (সা) বলেন, আমাদের পালনকর্তা আলাহ্ যখন কোন আদেশ দেন তখন আরশ বহনকারী ফেরেশভাগণ তসবীহ পাঠ করতে থাকে। তাদের তসবীহ তনে তাদের নিকটবর্তী আকাশের ফেরেশ্ভাগণও তসবীহ্ পাঠ করে। অতপর তাদের তসবীহ্ তনে তাদের নিচের আকাশের ফেরেশ্ভাগণ তসবীহ্ পাঠ করে। এভাবে দুনিয়ার আকাশ তথা সর্বনিশন আকাশের কেরেশতাগণও তসবীহ্ পাঠে রত হয়ে যায়। অতপর তারা আরশ বহন-কারী কেরেশতাগণের নিকটবর্তী কেরেশতাগণকে জিভেস করে, আপনাদের পালনকর্তা কি আদেশ দিয়েছেন? তারা তা বলে দেয়। এভাবে তাদের নিচের আকাশের কেরেশতারা উপরের কেরেশতাগণকে একই প্রশ্ন করে। এভাবে দুনিয়ার আকাশ পর্যন্ত সওয়াল ও জওয়াব পৌছে যায়।——( মাযহারী)

বিতকে প্রতিপক্ষের মানসিকতার প্রতি লক্ষ্য রাষা এবং উত্তেজনা থেকে বিরত বিরাধী । এই বির্বাহন বিরত বিরাধীনের করা হয়েছে। সুম্পত্ট প্রমাণাদির মাধ্যমে কুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলাই স্রতটা, মালিক ও সর্বশক্তিমান। এতে মূর্তিদের অক্ষমতা ও দূর্বলতা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখানো হয়েছে। এসব বিষয়ের পর মুশ্রিকদেরকে সম্বোধন করে একথা বলাই সঙ্গুত ছিল যে, তোমরাই মূর্য ও পথদ্রতট। তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে মূর্তি ও শয়তানদের পূজা কর। কিন্তু কোরআন পাক এক্ষেল্লে যে বিজজনোচিত বর্ণনাভিন্ন অবলম্বন করেছে, তা দাওয়াত, তবলীগ ও ইসলাম বিরোধীদের সাথে বিতর্ককারীদের জন্য একটি ওক্ষছপূর্ণ পথনির্দেশ। এ আয়াতে তাদেরকে কাফির বা পথদ্রতট বলার পরিবর্তে বলা হয়েছে যে, এসব সুম্পত্ট প্রমাণাদির আলোকে কোন সমঝদার ব্যক্তি তওহীদ ও শিরক উভয়টিকে সত্য বলে মানতে পারে না এবং তওহীদপন্থী ও শিরকপন্থী উভয়কে সত্যপন্থী আখ্যা দিতে পারে না। বরং এটা নিশ্চিত যে, এতদুভয়ের মধ্যে একদল সত্য পথে ও অপর দল দ্রান্ত পথে আছে। এখন তোমরা নিজেরাই চিন্তা কর এবং ফয়সালা কর যে, আমরা সৎপথে আছি, না তোমরা। প্রতিপক্ষকে কাফির ও পথদ্রতট বললে সেউডেজিত হয়ে যেত। তাই তা বলা হয়নি

আলিমগণের উচিত এই পরগম্বরসূলত দাওরাত, উপদেশ ও বিতর্কের পছাটি সদাসর্বদা সামনে রাখা। এর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনের ফলেই দাওরাত, প্রচার ও বিতর্ক নিত্রুল বরং ক্ষতিকর হয়ে যায়। প্রতিপক্ষ জেদের বশবর্তী হয়ে যায় এবং তাদের পথপ্রতটতা আরও পাকাপোক্ত হয়ে যায়।

এবং সহানুভূতিমূলক বৰ্ণনাভলি অবলছন করা হয়েছে, যাতে কঠোর প্রাণ প্রতিপক্ষও

চিন্তা করতে বাধ্য হয়।——( কুরতুবী, বয়ানুল কোরআন)

## وَمَا آرْسَلْنَكَ إِلَّا كَافَّةُ لِلنَّاسِ بَشِيْرًا وَنَذِيْرًا وَلَكِنَ ٱلْكُوالنَّاسِ كَوْمَا آرْسَلْنَكَ ل كَانْفُكُنُنَ

(২৮) আমি আগনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে গাঠিয়েছিঃ কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ভা জানে না।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য (অর্থাৎ জিন, ইন্সান, আরব, আজম উপস্থিত কিংবা ভবিষ্যতে আগমনকারী সবার জন্য ) প্রগম্বর করে (বিশ্বাস স্থাপন করলে তাদেরকে আমার সন্তুল্টি ও সওয়াবের ) সুসংবাদদাতারূপে এবং (বিশ্বাস স্থাপন না করলে তাদেরকে আমার ক্রোধ ও আয়াবের ব্যাপারে ) সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েই, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না (মূর্যতা ও হঠকারিতার বশবতী হয়ে অস্বীকার ও মিথ্যারোপে মেতে উঠে )।

#### আনুষরিক ভাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তওহীদের এবং আলাহ্ যে সর্বশক্তিমান তার বর্ণনা ছিল। আলোচ্য আয়াতে রিসালতের বিষয় বণিত হয়েছে এবং বিশেষভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আমাদের রসূলে করীম (সা) বিষের সমগ্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জাতিসমূহের প্রতিপ্রেরিত হয়েছেন।

শব্দ আরবী বাকপদ্ধতিতে স্বকিছুকে শামিল করার অর্থে ব্যবহাত হয়। এতে কোন ব্যতিক্রম থাকে না। বাক্য প্রকরণে শব্দটি বিধায় উঠি বিশাহ সঙ্গত ছিল। কিন্তু রিসালতের ব্যাপকতা বর্ণনার লক্ষ্যে শব্দটিকে আগে রাখা হয়েছে।

রস্কুছাহ (সা)-র পূর্বে প্রেরিত পয়গয়রগণের রিসালত ও নব্য়ত বিশেষ স্ম্পুদায় ও বিশেষ ভূ-খণ্ডের জন্য সীমিত ছিল। এটা শেষ নবী (সা)-রই বিশেষ বৈশিষ্টা যে, তাঁর নব্য়ত সমগ্র বিশের জন্য ব্যাপক। কেবল মান্বজাতিই নয়, জিনদেরও তিন্নি রসূল। তাঁর রিসালত গুরু সমকালীন লোকদের জন্যই নয়, কিয়ান্যত পর্যন্ত আগ্রমনকারী ভবিষ্যত বংশধরদের জন্যও ব্যাপক। তাঁর রিসালত কিয়ামত পর্যন্ত আগ্রমনকারী ভবিষ্যত বংশধরদের জন্যও ব্যাপক। তাঁর রিসালত কিয়ামত পর্যন্ত ছায়ী ও অব্যাহত থাকাই এ বিষয়ের দলীল যে, তিনি সর্বশেষ নবী, তাঁর পরে জন্য কোন নবী প্রেরিত হবেন না। কেননা পূর্বরতী নবীর শরীয়ত ও শিক্ষা বিরুত হয়ে গেলেই মানবজাতির পথপ্রদর্শনের লক্ষ্যে পরবর্তী নবী প্রেরিত হন। আলাহ তা আলা রস্কুলুলাহ (সা)-র শরীয়ত ও সীয় কিতার কোরআনকে কিয়ামত পর্যন্ত ছিকামত করার দায়িত নির্মন্ত ছহণ করেছেন। তাই প্রভাৱা কিয়ামত পর্যন্ত অবহায় থাকবে এবং অন্য কোন নবী প্রেরণের আবশ্যকতা নেই।

বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়রত জাবেরের রিওয়ায়েতে রসূলুলাহ্ (সা) বলেন, আমাকে এমন পাঁচটি বিষয় দাম করা হয়েছে, মা আমার পূর্বতী কোন প্রগয়রকে দান করা হয়নি। এক—আলাহ্ তা'আলা আমাকে ভক্তিপ্রযুক্ত ভর্নিদান করার মাধ্যমে সাহায্য করেছেন। ফলে এক মাসের দূরত্ব পর্যন্ত লোকজনকৈ আমার ভক্তিপ্রযুক্ত

ভয় আহ্ছ করে রাখে। দুই—আমার জন্য সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠকে মসজিদ ও পবিল্ল করে দেওয়া হয়েছে। ( পূর্ববতী প্রগম্বগণের শ্রীয়তে ইবাদত নির্ধানিত ইবাদতগাহ তথা উপাসনালয়েই হত। ইবাদতগাহের বাইরে ময়দানে অথবা গৃহে ইবাদত হত না। আহ্বাহ্ুতা আলা উচ্মতে মুহাচ্মদীর জন্য সমগ্র ভূ-পৃঠেকে এ অর্থে মসজিদ করে দিয়েছেন যে, তারা সর্বল্লই নামায় আদায় করতে পারবে। পানি না পাওয়া গেলে কিংবা পানির ব্যবহার ক্ষতিকর হলে ভূ-পৃষ্ঠের মাটিকে পবিত্র করে দেওয়া হয়েছে। ফলে মাটি দারা তায়াস্মুম করলে তা ওয়ুর ছলাভিষিক্ত হয়ে যায়।) তিন—আমার জন্য যুদ্ধলন্ধ সভাদ হালাল করা হয়েছে। আমার পূর্বে কোন উভ্মতের জুন্য এরাপ সম্পদ হালাল ছিল না। ( তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল যে, যুদ্ধে কাঞ্চিরদের যে সম্পদ হন্তগত হবে, তা একটিত করে একটি অসিদা স্থানে রেখে দেবে। সেখানে আকাশ থেকে অগ্নি-বিদ্যুৎ ইত্যাদি এসে তা স্থালিয়ে দেবে এবং স্থালিয়ে দেওয়াই এ বিষয়ের আলামত হবে যে, এ জিহাদ আলাহ্ তা আলা কবূল করেছেন। উদ্মতে সুহাস্মদীর জন্য যুদ্ধলথ্য সম্পদ কোরআন বণিত নীতি অনুযায়ী বণ্টন করা ও নিজেদের প্রয়োজনে বায় করা জায়েয় করা হয়েছে।) চার—আমাকে মহাসুপারিশের মর্যাদা দান করা হয়েছে ( অর্থাৎ হাশরের ময়দানে যখন কোন পয়গম্বর সুপারিশ করার সহিস করবেন না, তখন আমাকে সুগারিশ করার সুযোগ দেওয়া হবে )। পাঁচ—আমার পূর্বে প্রত্যেক প্রসম্বর তাঁর বিশেষ সম্পুদায়ের প্রতি প্রেরিত হতেন। আমাকে বিষের সকল সম্খ্রদায়ের প্রতি পয়গছর করে প্রেরণ করা হয়েছে।——( ইবনে কাসীর )

# عَكُفُرُ بِاللهِ وَنَجْعَلُ لَهُ أَنْ الدَّا وَ النَّرُوا النَّدَامَةُ لَمَّا رَأُوا الْعَدَابُ فَيَ الْمُعَلَا وَجَعَلْنَا الْاَغْلَلِ فِي اَعْنَاقِ اللَّذِينَ كَفَرُوا هُلُ يُجْزُونَ إِلاَّ مَا كَانُوا يَعْلَوْنَ وَالْمُ

(২৯) তারা বলে, তোমরা বলি সভ্যবাদী হও, তবে বল, এ ওয়াদা কথন বাতবায়িত হবে? (৩০) বলুন, তোমাদের জন্য একটি দিনের ওয়াদা রয়েছে যাকে
তোমরা এক সুহূর্তও বিলম্বিত করতে পারবে না এবং ছরাঘিতও করতে পারবে না ।
(৩১) কাফিররা বলে, আমরা কখনও এ কোরআনে বিশ্বাস করব না এবং এর
পূর্ববর্তী কিতাবেও নয় । আগনি যদি গাগিচদেরকে দেখতেন, যখন তাদেরকে তাদের
পালনকর্তার সামনে দাঁড় করানো হবে, তখন তারা পরস্পর কথা কাটাকাটি করবে ।
বাদেরকে দূর্বল মনে করা হল, তারা অহংকারীদেরকে বলবে, তোমরা না থাকলে আমরা
অবশাই সুমিন হতাম । (৩২) অহংকারীরা দূর্বলকে বলবে, তোমাদের কাছে হিদায়ত
আসার পর আমরা কি তোমাদেরকে বাধা দিয়েছিলাম ? বরং তোমরাই তো ছিলে
অপরাধী । (৩৩) দূর্বলরা অহংকারীদেরকে বলবে, বরং তোমরাই তো দিবারারি চক্রাত
করে আমাদেরকে নির্দেশ দিতে যেন আমরা আলাহকে না মানি এবং তাঁর অংশীদার
সাব্যন্ত করি । তারা যখন শান্তি দেখবে, তখন মনের অনুতাপ মনেই রাখবে । বন্তত
আমি কাফিরদের পলার বেড়ি পরাব । তারা সে প্রতিকলই পেয়ে থাকে যা তারা করত ।

#### তক্সীরের সার-সংক্রেপ

ভারা (কিয়ামত সন্দর্কে المحترف المحتر

নিশ্নব্রেণীর লোকেরা (অর্থাৎ অনুসারীরা) বড়দেরকে (অর্থাৎ অনুসৃতদেরকে) বলবে, আমরা তো ভোমাদের কারণেই বরবাদ হয়েছি। ভোমরা না থাকলে আমরা অবশ্যই মু'মিন হতাম। (তখন) বড়রা নীচদেরকে বলবে, ভোমাদের কাছে হিদায়তে আসার পর ( তা পালন করতে ) আমরা কি তোমাদেরকে ( জবরদন্তি ) নিবৃত্ত করে-ছিলাম ? বরং তোমরাই তো ছিলে অপরাধী—( সত্য প্রকাশিত হওয়ার পরও ) তোমরা তা কবুল করনি; এখন আমাদেরকে দোষারোপ করছ। (এর জওয়াবে) নীচরা বড়াব্রেরকে বলবে, ভোমরা জবরদন্তি করেছিলে, আমরা একথা বলিনি ) বরং ভোমাদের দিবা-রান্ত্রির চক্রান্ত আমাদেরকে বাধা দান করেছিল, যখন ভোমরা আমাদেরকে আদেশ দিতে যেন আমরা আল্লাহ্কে না মানি এবং তার শরীক সাব্যস্ত করি (চক্রান্তের অর্থ উৎসাহ ও ভীতি প্রদর্শন। অর্থাৎ দিবারান্ত্রির এসব শিক্ষা চক্রান্তের ফলেই আমরা বরবাদ হয়েছি। কাজেই তোমরা আমাদেরকে ধাংস করেছ।) এবং ( এ কথাবার্তায় একে অপরকে দোষারোপ করনেও মনে মনে নিজের দোষও বুববে । সৌমরাহকারীরাও তাদের তৎপরতা অন্তরে স্থীকার করবে এবং পথন্তচ্টরাও চিন্তা করবে যে, বেশি দোষ তাদেরই। তারা নিজেদের ভার-মন্দ ব্রালনা কেন? কিন্তু) তারা তখন মনের অনুতাপ মনেই রাখবে (অপরের কাছে প্রকাশ করবে না) ষধন নিজ নিজ কর্মের শান্তি (হতে ) দেখনে (যাতে নিজেদের ক্লতির সাথে সাথে অপরেও না হাসে। কিন্তু পরিশেষে কঠোর আযাবের কারণে এ ধৈর্য অবশিল্ট থাকবে না)। এবং (সবাইকে অভিন্ন শান্তি দেওয়া হবে যে,) আমি কাফিরদের গলায় বেড়ি পরিয়ে দেব (এবং শিকল দিয়ে আল্টেপ্র্চে বেঁধে জাহাল্লামে নিক্ষেপ করব)। তারা যা করত, তারই প্রতিফল পাবে।

(৩৪) কোন জনপদে সতর্ককারী প্রেরণ করা হলেই তার বিত্তশালী অধিবাসীরা বলতে গুরু করেছে, ভোমরা যে বিষয়সহ প্রেরিত হয়েছ, আমরা তা মানি না। (৩৫) তারা আরও বলেছে, আমরা ধনে-জনে সমৃদ্ধ, সূতরাং আমরা শান্তিপ্রাণ্ড হব না। (৩৬) বলুন, আমার পালনকর্তা যাকে ইচ্ছা রিষিক বাড়িয়ে দেন এবং পরিমিত দেন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা বোঝে না। (৩৭) তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাদেরকে আমার নিকটবতী করবে না। তবে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সংকর্ম করে, তারা তাদের কর্মের বহুত্তণ প্রতিদান পাবে এবং তারা সুউচ্চ প্রাসাদে নিরাপদে থাকবে। (৩৮) আর যারা আমার আয়াতসমূহকে ব্যর্থ করার অপপ্রয়াসে লিণ্ড হয়, তাদেরকে আযাবে উপস্থিত করা হবে।

#### ভফসীরের সার-সংক্রেপ

ভার (হে পরগম্ব র, ভাপনি তাদের মূর্যজনোচিত কথাবার্তা শুনে দুঃখিত হবেন না। কেননা, এ ভাচরণ ভাগনার সাথেই নতুন নয়, বরং) কোন জনপদেই আমি এমন কোন ভীতি প্রদর্শনকারী (পরগম্বর) প্রেরণ করিনি, মেখানকার বিতশালী অধিবাসীরা (সমকালীন কাফিরদের ন্যায়) একথা বলতে শুরু করেছে যে, যেসব বিধানসহ তোমরা প্রেরিত হয়েছ, আমরা সেগুলো মানি না। তারা আরও বলেছে, আমরা ধনে-জনে তোমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। (সূরা কাহ্ফে বলা হয়েছে: ﴿ الْمَا الْمَ

ত্র ২০ প্রক্র —কাজেই আমরা যে আল্লাহ্র প্রিয় ও সম্মানিত, এটাই তার দলীল।) আমরা কখনও শান্তিপ্রাপ্ত হব না। (মক্লার কাফিররাও তাই বলে। আল্লাহ্ বলেনঃ

সূতরাং দুঃখিত হবেন না। তবে তাদের উজি খণ্ডন করুন এবং এভাবে ) বলুন, (রিযিকের আধিকা আলাহ্র প্রিয় হওয়ার উপর নিভরশীল নয়; বরং এটা নিছক আলাহ্র ইছা। সেমতে ) আমার পালনকর্তা যাকে ইছা রিযিক বাড়িয়ে দেন এবং যাকে ইছা কম দেন (এতে অনেক রহস্য থাকে)। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ (ভা) জানে না (যে, এটা অন্যান্ত্র কারণের উপর নির্ভরশীল—আলাহ্র প্রিয় হওয়ার উপর নয়। হে কাফির সম্পুদায়, আরও শুন, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেমন আলাহ্র প্রিয় হওয়ার দলীল নয় তেম্নি) তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাদেরকে মর্যাদার ক্ষেত্রে আমার নিকটবর্তী করবে না, অর্থাৎ (এগুলো নৈকটোর কার্যকর কারণ নয়। সূতরাং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেমন নৈকটোর কার্যকর কারণ নয়। সূতরাং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেমন নৈকটোর উপায় নয়, তেম্নি ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির ভিত্তিতেও নিকটা লাভ হয় না ।) তবে যে বিশ্বাস ছাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে (এ দু'টি বিষয় অবশাই নৈকটোর

কারণ )। স্তরাং এমন লোকদের জন্য তোমাদের সংকর্মের বিশুণ প্রতিদান রয়েছে। (অর্থাৎ কর্মের তুল্লনায় তা বেশি—বিশুণেরও বেশি হতে পারে। আছাহ্ বলেন ঃ (অর্থাৎ কর্মের তুল্লনায় তা বেশি—বিশুণেরও বেশি হতে পারে। আছাহ্ বলেন ঃ ) এবং তারা (জালাতের) সুউচ্চ প্রাসাদে নিরাপদে (আসীন) থাকবে। আর যারা (তাদের বিপরীতে কেবল ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি নিয়ে গর্ব করে এবং সমান ও সংকর্ম অবলম্বন করে না বরং তারা) আমার আয়াতসমূহকে ব্যর্থ করার অপপ্রয়াসে লিম্ত হয় (নবীকে) পরাভূত করার জন্য, তাদেরকে আয়াবে নিক্ষিণ্ড করা হবে।

#### আনুষ্ঠিক জাতব্য বিষয়

পাথিব ধন-সম্পদ ও সম্মানকে আলাহ্র প্রিয়প্ত হওয়ের দলীল মনে করা ধেঁকাঃ পৃথিবীর জন্মলয় থেকে পাথিব ধন-সম্পদ ও ভোগ-বিলাসের নেশায় লোকেরা সর্বদাই সত্যের বিরোধিতা এবং পরগমর ও সৎ লোকদের সাথে শন্তু তার পথ অবলম্বন করেছে। ওধু তাই নয়, তারা সত্যপন্থীদের মুকাবিলায় নিজেদের অবস্থার উপর নিশ্চিত্ত ও সম্বভট থাকরে এই দলীলও উপস্থাপিত করেছে যে, আলাহ্ তাঁআলা যদি আমাদের কার্মকলাপ ও অভ্যাস আচরণ পছন্দ না করবেন, তবে আমাদেরকে পার্থিব ধন-সম্পদ, মান-সম্মান ও শাসনক্ষমতায় কেন সমৃদ্ধ করবেন। কোরআন পাক এর জওয়াব বিভিন্ন আয়াতে বিভিন্ন ভঙ্গিতে দিয়েছে। এমনি ধরনের এক ঘটনা সম্পর্কে আলোচা আয়াতসমৃহ অনতীর্ণ হয়েছে এবং এতে এই অসার দলীলের জওয়াব দান করা হয়েছে।

হাদীসে বর্ণিত আছে, জাহেলিয়াত আমলে দু'বাজি এক শরীকী ব্যবসা করত। কিছুদিন পর এক ব্যক্তি সেন্থান পরিত্যাগ করে কোন সমুদ্রোপকুলব্তী এলাকায় চলে যায়। যখন রস্লুলাহ (সা) প্রেরিত হলেন এবং তার নবুয়ত সম্পর্কে জানাজানি হল, তখন উপকূলবর্তী সঙ্গী মন্ত্রার সঙ্গীর কাছে চিঠি লিখে নবুয়ত দাবির ব্যাপারে তার প্রতিক্রিয়া জানতে চাইল। জওয়াবে মন্ত্রার সঙ্গী লিখল, কুরাইশ গোল্লের কেউ তার অনুসরণ করেনা। কেবল নিঃশ্ব, দরিল্ল ও নিশ্নজরের লোকজনই তার সাথে রয়েছে। উপকূলবর্তী সঙ্গী তার ব্যবসা-বাণিজ্য ত্যাগ করে মন্ত্রায় আগমন করল এবং সঙ্গীকে রস্লুলাহ (সা)-র ঠিকানা জিজেস করল। সে তওরাত, ইনজাল ইত্যাদি প্রাচীন গ্রন্থ কিছু অধ্যয়ন করত। রস্লুলাহ (সা)-র কাছে উপন্থিত হয়ে সে জিজেস করল, আপনি কিসেরলাওয়াত দেন? রস্লুলাহ (সা) দাওয়াতের প্রধান প্রধান বিষয়গুলো বিরত কর্লেন। তার মুখে ইসলামের দাওয়াত গুনা মান্তর আগন্তর বলে উঠেল ঃ আগনি কিসেরলাওয়াত (সা) তাকে জিজেস করলেন, তুমি আমার দাওয়াতের সত্যতা কিরপে জামতে প্রেরছি এবং এর লক্ষণ এই দেখেছি

(य) शृर्त् यण शत्रशबत्र जाश्रमन कर्त्ताहन, श्वरूष्ट जीरमत अक्रांतत खनूत्राज्ञी प्रतिष्ठ, निःच श्व निम्नश्वरत्तत्र त्वाकरे हिल। ब घष्टेनात्र श्विक्तिरण जात्वाण أَرْسَلُنَ مُنْ اللهُ عَالَ مَثْرَ نُوْها ضَالًا قَالَ مَثْرَ نُوْها ضَالًا قَالَ مَثْرَ نُوْها

মাষহারী ) بَرُفُ শক্টি بَرُفُ থেকে উভূত। অর্থ ভোগ-বিলাসের প্রাচুর্য। বলে বিভশালী ও সরদারকৈ বোঝানো হয়েছে। প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে, যখনই আমি কোন রসূল প্রেরণ করেছি, তখনই ধনৈ মুর্য্য ও ভোগ-বিলাসে লালিত-পালিত লোকেরা কুফর ও অস্বীকারের মাধ্যমে তাঁর মুকাবিলা করেছে।

দিতীয় আয়াতে তাদের উদ্ভি বণিত হয়েছে ঃ

শনজনে সব দিক দিয়েই তোমাদের অপেক্ষা বেশি সমৃদ্ধ। সূতরাং আমরা আমাবে পতিত হব না। (বাহাত তাদের উজির উদ্দেশ্য ছিল এই যে, আল্লাহ্ তা আলার কাছে আমরা শান্তিযোগ্য হলে আমাদেরকে এই বিপ্ল ধনৈশ্বর্য কেন দিতেন?) ভূতীর ও চতুর্থ আয়াতে তাদের জওয়াব দেওয়া হয়েছেঃ

قُلُ إِنَّ رَبِّي يَبُسُطُ الزِّ زُقَ لِمَن عِهِ مَا اَ مُواَ لُكُمْ وَلَا اَ وُلاَ دُكُمُ الاية

প্রভাব-প্রতিপত্তির প্রাস-বৃদ্ধি আল্লাহ্র কাছে প্রিয়-অপ্রিয় হওয়ার দলীল নয়, বরং সৃণ্টিগত সুবিবেচনার ভিত্তিতে দুনিয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা যাকে ইচ্ছা অগাধ ধন-সম্পদ দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা কম দেন। এর রহস্য তিনি ই জানেন। ধন-সম্পদের প্রাচুর্যকে আল্লাহ্র প্রিয় হওয়ার দলীল মনে করা মূর্যতা। আল্লাহ্র প্রিয় হওয়া একমাল্ল ঈমান ও সংকর্মের উপর নির্ভরশীল। যে ব্যক্তি এগুলো অর্জন করে না, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্য তাকে আল্লাহ্র প্রিয়পাল্ল করতে পারে না।

ه विषय्ववस्ति कात्रजान शाक विश्वित आग्नाए वास्त करताह। अक आग्नाए आहि : اَ يَحْسَبُونَ اَ نَهَا نُهُدُ هُمْ مِّنَ مَا لِ وَبَنْيْنَ نَعَا رِع لَهُمْ فَي اَ يَحْسَبُونَ اَ نَهَا نُهُدُ هُمْ مِّنَ مَا لِ وَبَنْيْنَ نَعَا رِع لَهُمْ فَي اللهُ اللهُ

সভানসভতি ঘারা ভাসেরকে যে সাহার করি, ভা ভাসের জন্য পরিপাম ও পরকালনের দিক দিরেও মঙ্গজনক। (ক্ষমই নয়।) বরং ভারা ভাসল সভ্য সম্পর্কে বেষবর। (অর্থাৎ যে ধনসম্পদ ও সভানসভতি মানুষকে ভারাহ্ থেকে গাফিল করে দেয়, ভা ভার জন্ম শাভিত্ররাপ)

थमा बक श्राक्षात शाह : نَلَا تَعْجَبُكَ ٱ مُوَا لَهُمْ وَلَا ٱ وَلَا دُهُمُ ا نَّمَا

يرِيدُ اللهُ لِيعَدُّ بَهِمُ بَهَا فِي الْحَيْوِ 8 الدُّ نَهَا وَ تَوْهَى ا نَفْسَهُمْ وَهُمْ كَا فِرُونَ

অর্থাৎ কাফিরদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি যেন আপনাকে বিসময়াকিট না করে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা এই যে, তাদেরকে এই ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততির মাধ্যমে দুনিয়াতে আযাব দেবেন এবং অবশেষে তাদের প্রাণ কাফির অবস্থায়ই বের হয়ে যাবে, যার ফল হবে পরকালের চির্ন্থায়ী আযাব। ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততির মাধ্যমে দুনিয়াতে আহাব দেওয়ার অর্থ এই যে, তারা দুনিয়র ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততির মহক্ষতে এমনভাবে যত হয়ে সড়ে যে নিজেদের পরিপাম এবং আলাহ্ ও পরকালের প্রতি ছুক্লেপও করে না, যাক্লাপরিপতি হবে চির্ন্থায়ী আযাব। অনেক ধন ও জনের অধিকারী ব্যক্তিকে এ দুনিয়াতে ধন ও জনের কারণেই বরং তাদেয়ই মাধ্যমে হাজারো বিপদাশদ ও কল্ট ভোগ করতে হয়, তাদের শান্তি ও আযাব তো এ জনব থেকেই জয় হয়ে যায়।

হ্মরত আবু হোরায়রা (রা)-র রেওয়ায়েতে রসূলুরাহ্ (সা) বলেন, আরাহ্ তা'আলা তোমাদের রূপ ও ধনসম্পদ দেখেন না, তিনি তোমাদের অন্তর ও কাজকর্ম দেখেন। (আহমাদ, ইবনে কাসীর)

أُولًا يُكَ لَهُمْ جَزَا و الفَّعْفِ بِهَا صَلْوا وَهُمْ نِي الْغُرْفَاتِ أَمِنُونَ

এতে সমানদার ও সংকর্মশীলদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। তারাই আলাহ্র প্রিয়জন।
দুনিয়াতে কেউ তাদের মূল্য বুঝুক বা না বুঝুক, গর্কালে তারা বিশুণ প্রতিদান পাবে।
তথি অর্থ এক বস্তর বিশুণ অথবা বহুগুণ হওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়াতে
বিশ্বশালীরা ষেমন তাদের বিভ বাড়ানোর কাজে ব্যাপৃত থাকে, তেমনি আলাহ্ তা'আলা
পরকালে মু'মিন ও সংকর্মীদের কর্মের প্রতিদান বাড়িয়ে দেবেন। এক কর্মের প্রতিদান তার দশগুণ হবে এবং এতেই সীমিভ থাক্বে না, আভরিকতা ও অন্যান্য কারণে
এক কর্মের প্রতিদান সাত শু ওণ পর্যন্ত গাঙ্রা যাবে বলে সহীত্ হালীসসমূহে প্রমাণিত
ক্রেক্রের্ক্রের্ক্তর ব্রেশিও হতে পারে। ভারা জালাতের সুউচ্চ প্রাসাদ্সমূহে চিরকালের

834

4 16

JE 1884 8

**189** 

জনা পুঃৰ ও কণ্ট খেকে নিরাগদে থাককে। ঘরের বে অংশ জন্য অংশ খেকে উচুও বৈশিণ্টাপূর্ণ হয় তাঁকে উঠু বলে। এরই বহবচন ঠুট—(মার্যিংরিটি)

# قُلْ إِنَّ رَبِّي بَنْهُ وُ الرِّزُّقُّ لِمَنَّ يَشَكَّ وَمِنْ عِبَادِم وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا انْفَقْتُمُ

### مِنْ شَيْءٍ فَهُو يُغْلِفُهُ وَهُو خَيْرُ الرِّينِ وَبِن ٥

(৩৯) বলুন, আমার পালনকর্তা তাঁর কানাদের মধ্যে বাক্সেইক্র ক্লিমিক বাড়িয়ে দেন এবং সীমিত পরিমাণে দেন। তোমরা যা কিছু বায় কর, তিনি তার বিনিময় দেন। তিনি উত্তম রিকিক দাতা।

#### তফসীরের সার-সংক্রেপ

আগনি ( মৃ'মিনগণকে ) বলে দিন, আমার পাল্লকর্তা তাঁর রাদ্যাদের মধ্যে যাত্রে ইন্ছা অগাধ রিষিক দান করেন এবং যাকে ইন্ছা সীমিত রিষিক দোন। (ব্যায়ে কপণতা করনে রিষিক বাড়তে পারে না এবং শরীয়ত অনুযায়ী রায় করলে হ্রাস পেতে গারে না। তাই তোমরা ধনসন্সদকে মহকত করো না। বরং আছাহ্য হক, পরিবারে পরিজনের হক, ফকির-মিসকীন ইত্যাদি যে যে খাতে ব্যয় করার নির্দেশ ক্রমেছে তাতে অকাতরে বায় করতে থাক। এতে বন্টনকৃত ও অবধারিত রিষিকে ক্রেল ছড়ি দেখা দেবে না এবং পরকারে উপকার পাওয়া যাবে। কেননা ) তেমরা ( আল্লাহ্র নির্ধারিত খাতে ) যা কিছু বায় করবে আলাহ ( পরকালে অবশাই এবং দুনিয়াতেও ) এর প্রতিদান দেবেন। তিনি সর্বোত্তম রিষিকদাতা।

#### আনুষ্টিক ভাতৰা বিষয়

এ আরাতটি প্রায় অনুরাগ শব্দেই পূর্বেও উদ্লিখিত হয়েছে। এখানে বাহাত এ বিষয়বস্তুরই পুনরার্ডি করা হয়েছে। তা এই বিষয়বস্তুরই পুনরার্ডি করা হয়েছে। তা এই বিষয়বস্তুরই শব্দের পরে হি আভি

রিজ সংযুক্ত হয়েছে। । শব্দ থেকে বোঝা যায় যে, এ বিধানটি বিশেষ বাদা অর্থাৎ মু'মিনদের জন্য ব্যক্ত করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যৈ, মু'মিনদণ যেন ধনসন্দদের মহকতে এমন ভূবে না যায় যে, আল্লাহ্ প্রদলিত হক ও যাতে ব্যয় করতে কার্পণ্য করতে থাকে। পূর্ববর্তী আয়াতে সেসক কাফির ও মুশরিকদেরটো সম্বোধন করা হয়েছিল, যারা পাথিব ধন-সন্দদ ও সন্তানসন্ততি নিয়ে গর্ব করত এবং

এওলোকে পরকালীন সাফলোর দলীল বলে বর্ণনা করত। কলে সম্বোধিত ব্যক্তি ও উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে এটা নিছক পুনরার্ডি হয়নি। তফসীরের সার-সংক্রেপে 'মু'মিন-গণকে' শব্দ যোগ করে এ বিষয়ের দিকেই ইনিত করা হয়েছে।

কেউ কেউ আয়াতৰয়ের এই পার্থক্য বর্ণনা করেছেন যে, প্রথম আয়াতে বিভিন্ন মানুষের মধ্যে রিষিক বন্টনের উল্লেখ ছিল। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা স্থীয় রহস্য ও পাথিব কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে কাউকে অধিক এবং কাউকে অল রিষিক দেন। আর এ আয়াতে একই কাজির বিভিন্ন অবস্থার উল্লেখ রয়েছে। অর্থাৎ একই ব্যক্তিক ক্ষমও আথিক স্থান্দ্রপ্য লাভ করে, ক্ষমও দারিদ্র্য ও রিজ্জার সম্মুখীন হয়। এ আয়াতে একই ব্যক্তির বিভিন্ন করণ করিদে ইনিত পাওয়া যায়। এই ভাষ্য অনুযায়ীও নিছক পুনরার্তি রইল না , বরং প্রথম আয়াত বিভিন্ন ব্যক্তি সম্পর্কে এবং এ আয়াত একই ব্যক্তির বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কে বিভিন্ন ত্বস্থা

-- هم गामिक वर्ष बरे रा. राजामता و ما أنفقتم من شيئ نهو يتخلفنا যা কিছু ব্য়ে কর, আন্নাহ তা'আলা সীয় অদৃশ্য ভাঙার থেকে তোমাদেরকে তারা বিনিময় দিয়ে দেন। এই বিনিময় কখনও দুনিয়াতে, কখনও পরকালে এবং কখনও উভয় জাহানে দান করা হয়। জগতে প্রতিটি বস্তর মধ্যে আমরা প্রত্যক্ষ করি ষে, আকাশ থেকে পানি ব্যাত হয়। মানুষ ও জীবজন্ত অকাতরে তা ব্যয় করে, শুসাক্ষেত্র ও বৃক্ষাদি সিক্ত করে। এক পানি নিঃশেষ না হতেই তৎছলে জন্য পানি ব্যষ্টিত হয়। অনুরূপভাবে ভূগর্ভে কূপ খনন করে যে পানি বের করে নেওয়া হয়, তা মতই বায় করা হয়, তার ছলে অনা পানি প্রকৃতির পক্ষ থেকে এসে সঞ্চিত হয়ে যায়। মানুষ বাহাত , খাদ্য-খারার খেয়ে নিঃশেষ করে দেয়, কিন্ত <mark>আরাহ্ তা'আলা তৎছলে অন্য খাদ্য</mark> সরবরাহ করে দেন। চলাফেরা, কাজকর্মও পরিত্রমের কার্গে দেহের যে উপাদান ক্ষরপ্রাণ্ড হয়, তার ছলে অন্য উপাদান এসে তার ক্ষতিপূরণ করে দেয়। মোট কথা, মানুষ দুনিয়াতে যা কিছু ব্যয় করে, আলাহ্ তা'আলা প্রকৃতিগতভাবে অন্য বর্তক তার স্বল্লাভূষিক করে দেন। অবশ্য কমনও কাউকে, শান্তি দেওয়ার জন্য অধবা অন্য কোন কল্যাণ বিকেচনায় তার কারণে এর অন্যথা হওয়া এই আলাহ্র নীতির পরিপছী নয়। 

সহীহ মুসলিমে হযরত আবৃ হোরায়রা বণিত হাদীসে রস্কুলাহ (সা) বাজন; প্রতাহ সকাল বেলায় দু'জন ফেরেশতা আকাশ থেকে নেমে এই দোয়া করে তাহে সকাল বেলায় দু'জন ফেরেশতা আকাশ থেকে নেমে এই দোয়া করে তাকে তার বিনিময় দান কর এবং যে কুপ্রতা করে, তার সম্পদ বিন্তু কর । অনু এক হাদীসে রস্কুলাহ্ (সা) বলেন, আলাহ্ তা'আলা আমাকে বলেছেন ঃ আপনি মানুষের জনা বায় করেন, আমি জাপনায় জনা বায় করব।

যে কর শরীরতসম্মত নয়, তার বিনিময়ের ওরাদা নেই ঃ হযরত জাবেরের হাদীসে রসূলুরাহ্ (সা) বলেন, সৎকাজ সদকা। মানুষ নিজের ও পরিবার-পরিজনের জন্য যা বায় করে, তাও সদকার পর্যায়ে পড়ে। সম্মান ও আবক্র রক্ষার্থে যা বায় করা হয়, তাও সদকা। যে ব্যক্তি আলাহ্ তা'আলার আদেশ অনুযায়ী বায় করে তাকে বিনিময় দান আলাহ্ নিজ দায়িছে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু যে বায় অযথা, প্রয়োজনাতিরিজ নিমাণ কাজে অথবা গাপ কাজে করা হয়, তার বিনিময়ের ওয়াদা নেই।

হ্যরত জাবেরের শিষ্য ইবনুল মুনকাদির এই হাদীস গুনে তাঁকে জিভেস করলেন, জাবক রক্ষার্থে ব্যয় করার অর্থ কি? তিনি বললেন, এর অর্থ, যে ব্যক্তিকে দান না করলে দোষ বের করবে, নিন্দাবাদ করে ফিরবে অথবা গালমন্দ করবে বলে মনে হয়, সম্মান রক্ষার্থে তাকে দান করা।——( কুরতুবী )

যে বস্তুর বার হ্রাস পার তার উৎপাদনও হ্রাস পার ে এ আয়াতের ইনিত থেকে আরও জানা গেল যে, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষ ও জীবজন্তর জন্য যে সমন্ত ব্যবহার্য বস্তু স্থিট করেছেন, সেওলো যে পর্যন্ত ব্যয়িত হতে থাকে, সে পর্যন্ত আল্লাহর পক্ষ থেকে সেওলোর পরিপূরকও হতে থাকে। যে বস্ত বেশি ব্যয়িত হয়, আল্লাহ্ তা'আলা্তার উৎপাদনও বাড়িয়ে দেন। জীব-জানোয়ারের মধ্যে ছাগল ও পরু সর্বাধিক ব্যয়িত হয়। এওলো যবেহ করে গোশত খাওয়া হয়। কোরবানী, কাফফারা, মানত ইত্যা-দিতে যবেহ করা হয়। এওলো যত বেশি কাজে লাগে, আলাহ্ তা'আলা সে অনুপাতে উউলোর উৎপাদনও বৃদ্ধি করেন। আমরা সর্বল্লই এটা প্রতাক্ষ করি। সর্বদা ছুরির নিচে **থাকা সত্ত্বেও দু**নিয়াতে ছাগলের সংখ্যা বেশি। কুকুর ও বিড়ালের সংখ্যা এত নম্ম, অথচ এগুলোর সংখ্যা বেশিই হওয়া উচিত। কারণ, এরা একই গর্ভ থেকে চার পাঁচটি বর্ষস্ক বাক্যা প্রস্ব করে। গরু-ছাগল বেশির চেয়ে বেশি দুটি বাক্চা প্রস্ব ব্দরে। তদুপরি এণ্ডলোকে সর্বদাই ধবেহ করা হয়। পক্ষান্তরে কুকুর-বিড়ালকে কেউ হাতও লাগায় না। উত্তদসত্ত্বেও এটা অনস্বীকার্য যে, দুনিয়াতে গরু-ছাগলের সংখ্যা কুকুর-বিড়ালের তুলনায় অনেক বেশি। প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে যেদিন থেকে গো-হত্যা নিবিশ্ব হরেছে, সেদিন থেকে সেখানে গরুর উৎপাদনও অপেক্রাকৃত হ্রাস পেয়েছে। নতুবা মবেহু না হওরার কারণে প্রতিটি বন্তী ও বাড়ি পরুতে ভরপুর থাকা উচিত ছিল।

আরবরা যখন থেকে সওয়ারী ও মালপদ্ধ পরিবহনের কাজে উটের ব্যবহার কমিয়ে দিয়েছে, তখন থেকে সেখানে উটের উৎপাদনও প্রাস পেয়েছে। কোরবানীর মুকাবিলায় ভারতিক মন্দা সৃষ্টির আশংকা ব্যক্ত করে আজকাল যে, বিধ্যীসুলভ আলোচনার ভারতারণা করা হয়, উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে তার অসারতা প্রমাণিত হয়েছে।

وَيُوْمَ يَغِشُرُهُمُ جَمِيْعًاثُمُ يَقُولُ لِلْمَلَيِكَةِ الْمَوْلَاءِ إِيَّاكُمُ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْعَنَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَامِنَ دُونِهِمْ ، بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَ ، قَالُوا سُبْعَنَكَ أَنْ

# اَكْثُرُهُمْ بِهِمْ مُّؤُمِنُونَ ۞ فَالْيَغُمُ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَاضَمَّا وَنَقُولُ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوا دُوْقُواعَنَ ابَّ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكُنِّ بُوْنَ ۞

(৪০) ছেদিন তিনি তাদের স্বাইকে একর করবেন এবং ফেরেন্তাদেরকে বলবেন, এরা কি তোমাদেরই পূজা করত? (৪১) ফেরেন্তারা বলবে, আগনি পবিত্ত, আমরা আগনার পক্ষে, তাদের পক্ষে নই; বরং তারা জিনদের পূজা করত। তাদের অধিকাশেই শয়তানে বিশ্বাসী। (৪২) অতএব আজকের দিনে তোমরা একে অপরের কোন উপকার ও অপকার করার অধিকারী হবে না। আর আমি আলিমদেরকে বলব, তোমরা আগুনের যে শান্তিকে মিখ্যা বলতে তা আভাদন কর।

#### ভূকসীরের সার-সংক্ষেপ

আর (সেদিনটি স্মর্ণীয় ) যেদিন আলাহ্ তাদের সবাইকে (কিয়ামতের মর্নানে ) সমবেত করবেন এবং ফেরেশতাগণকে বলবেন, এরা কি তোমাদেরই পূজা করত ? [ মুশরিকদেরকে জব্দ করার জন্য ফেরেশতাগণকে এই প্রন্ন করা হবে। ভারা এ ধারণার বশবভী হয়ে ফেরেশতা ও অন্যদের পূজা করত যে, ভারা সভঙ্ট হয়ে তাদের জন্য আলাহ্র কাছে সুপারিশ করবে। অন্য এক আয়াতে এ ধর্নের बल হযরত দিলা (আ)-কে سِ لَلْنَا سِ রলে করা হয়েছে। প্রনের উদ্দেশ্য এই যে, তারা কি ভোমাদের সন্তুল্টিক্রমে ভোমাদের পূজা করত ? ভাছাড়া এর জওরাব থেকেও এটা জানা বায়।] ফেরেশতারা (প্রথমে আল্লাহ্ যে শরীকের উর্ধেষ্ ও প্রিন্ন, একথা প্রকাশ করার জন্য ) জার্য করবে, আগনি (শুরীক থেকেও ) প্ৰিছু শ্বীক হওয়ার যে সন্দর্ক তাদের সাথে করা হয়েছে, তাতে ভীত হয়ে জওয়া-বের পূর্বে তারা এ বাকা উচ্চারণ করবে, অতপর প্ররের জওয়াব দেবে যে,) আমা-দের সম্পর্ক (কেবল ) আপনার সাথে, তাদের সাথে নয়। ( এতে সন্তুল্টি ও আদেশ উভয়টিই অবর্তমান বল্লে বোঝা গেল। অখাৎ আমুরা তা্দেরকে পূজা করারও আদেশ দেইনি এবং ভাদের একাজে সভ্ততিও নই। বরং আমরা আপনারই অনুগত। আপনি ষা **অগ্রুদ করেন, যেমন শিরক ইতাাদি, আম্বাও তা অগ্রুদ করি। এতে যেমন আমাদের** আদেশ ও সন্তুশ্টি কিছুই নেই, যেমন বাস্তবে) তারা (আমাদের পূজা করত না,) ৰরং শন্নভানদের পূজা কর্ড। (কেননা শরতান তাদেরকে এ কাজে উৎসাহ দিছ এবং এতে স্ভুস্ট থাকত। সুতরাং ভারাই ভাদের উপাস্য। কেননা, আনুগত্য ছাড়া ইরাদত হর না এবং ইবাদত ছাড়া আনুগতা হয় না। সৃতরং অ্নাদের পক্ষ থেকে যখন আদেশ ও সন্ত্রলিট কিছুই হয়নি, তখন আমাদের আনুগত্য হয়নি। শয়তানদের যখন আনুগত্য হয়েছে তখন ইবাদতও তাদেরই হয়েছে। তারা একে ফেরেশতাদের ইবাদত বলুক অথবা প্রতিমাদের ইবাদত বলুক, আসলে তা শয়তানেরই ইবাদত। এতে যেমন তাদের শয়তানের ইবাদতকারী হওয়া জরুলী হয়েছে, তেমিনি) তাদের অধিকাংশই (জরুরী হওয়া হিসেবেও) শয়তানের ভক্ত ছিল। (অর্থাৎ ইক্ছাপূর্বকও অনেকে শয়তানের পূজা করত। সূরা জিনের আরাতে আছে— (১০১১)

ভামরা আশাবাদী ছিলে) অদ্য ( ব্যাং ভাদের সম্পর্কহীনতা বারাও এবং ভাদের অক্ষমতা বারাও তামাদের ধারণার বিপরীতে এই অবহা দাঁড়িয়েছে যে,) তোমরা একে অপরের কোন উপকার ও অপকার করার অধিকারী হবে না। (উদ্দেশ্য এই ষে, উপাসারা ভোমাদের কোন উপকার করতে পারবে না, কিন্তু এতে উভরের অবহা যে সমান, একথা প্রমাণ করার জনা তুর্কিই বলা হয়েছে। অর্থাৎ ভোমরা বেমন অক্ষম, ভেমনি ভারাও অক্ষম। অক্ষমতার ব্যাপকতা বোঝানোর জন্য অপকারের উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বাক্যটি আরও জোরদার হয়ে গেছে।) আর (তখন) আমি জালিমদেরকে (অর্থাৎ কাফিরদেরকে) বলব, জাহালামের ছে শান্তিকে ভোমরা মিথাা বলতে, ( এখন ) ভা আল্বাদন কর।

, A.

اَجْرِي إِلَّا عَلَى اللهِ وَهُوعَكَ كُلِّ شَيْءَ فَهُويَكُ وَلَا إِنَّ رَبِّنَ يَعُدِفُ اللهِ وَهُوعَكَ كُلِّ شَيْءً اللهِ عَلَى اللهُ وَمَا يُعِيدُ وَ اللهِ عَلَى الْمُكَالِمُ وَمَا يُعِيدُ وَ اللهُ الْمُتَدَيِّةُ فَيَا الْمُتَدَيِّةُ فَيَا الْمُتَدَيِّةُ فَيَا الْمُتَدَيِّةُ فَيَا الْمُتَدَيِّةُ فَيَا الْمُتَدَيِّةُ فَيَا الْمُتَدَالِةُ فَيَا الْمُتَدَالِةُ فَيَا الْمُتَدَالِةُ فَيَا الْمُتَدَالِةُ فَيَا الْمُتَدَالِةِ فَيَا الْمُتَدَالِةِ فَيَا الْمُتَدَالِةِ فَيَا اللهُ اللهُ

الكَّرَيِّ إِنَّهُ سَمِيعٌ فَيْرِيْبُ

ষ্থন তাদের কাছে আমার সুস্পত আরাতসমূহ তিলাওয়াত করা হয়, তথন তারা বলে, তোমাদের বাপদাদারা যার ইবাদত করত এ লোকটি যে তা থেকে ভোমাদেরকৈ বাধা দিতে চার। তারা আরও বলে, এটা মনুগুড়া মিখা। বৈ নয়। আর ক্রফিরদের ক্লছে যথন সতা আগমন ক্রেক্তখন তারা বলে, প্রতা এক সুস্পতি আদু। (৪৪) আমি তাদেরকে কোন কিতাব দেইনি, যা তারী স্থামন করবে এবং স্থাপনার পূর্বে তাদের কাছে কোন সতর্ককারী প্রেরণ করিনি। (৪৫) তাদের পূর্ববভীরাও মি<del>গ্রা</del> জারোপ করেছে। জামি তাদেরকে হা দিয়েছিলাম, এরা তার এক দশমাংশও পায়নি। এরগরও তারা জামার রসূলসংক্রে মিখা বলেছে। অত্এব বেক্ন ফছেছে আমার শাস্তি! (৪৬) বলুন, আমি তোমাদেরকে একটি বিষয়ে উপদেশ দিছিঃ তোমরা আলা-হুর নামে এক একজুন করে ও দু'দুজন করে দাঁড়াও, অতপর চিভাছাবনা কর— তিমিদের সঁলীর মধ্যে কোন উমাদনা নেই। তিনি তো আসল কঠোর শাস্তি সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করেন মার। (৪৭) বলুন, আমি তোমাদের কাছে কোন পারি-ক্ষিক চাই না বরং ভা ভোমনাই রাজ । আমার পুরভার তো আলাহ্র কাছে রয়েছে। প্রত্যেক বস্তুই তার সামনে। (৪৮) বলুন, আমার পালনকতা সত্য দীন অব্তর্গ कर्तरहरून। তিনি অটিনমূল পারেব। (৪৯) বলুন, সভাধর্ম আসমন করেছে এবং र्मिया धर्म निःश्विष्ठ रुख एएड । (७०) वतून, जामि नशक्षण्ठे रुख निष्मत क्रिक জনাই প্রয়েক্ট হব , আর যদি আমি সংপ্রয়াণত হই, তবে তা এ জন্য যে, আমার পালনকতা আমার প্রতি ওহী প্রেরণ করেন। নিশ্চয় তিনি সর্বলোভা, নিক্টবড়ী।

#### তম্সীরের সার-সংক্ষেপ

ব্যান তাদের কাছে আমার সুস্পত্ট ( স্তা ও হিদানেতকারী ) আরাভসমূহ ভিলাওরাত করা হর, তখন তারা [ তিলাওরাতকারী রসূল (সা) সন্দর্কে ] বলে, ( নাউ-মুরিরান, ) এ বাজি তো তোমানের বাণদানেরা (প্রাচীনকাল থেকে ) বার ইবাদত ক্রচ্ছ তা ( অর্থাৎ তার ইবাদত ) থেকে তোনানেরকে বাধা দিতে চার। ( এবং রাগ্য নিয়ে নিজের অনুসারী ক্রয়েত চার) একথা বলে ব্যক্তরাগানের উদ্দেশ একথা বোঝানো যে, তিনি নবী নন এবং তাঁর দাওয়াতও আলাহ্র পক্ষ থেকে নয়, বরং এতে নেতৃত্ব লাভের ব্যক্তিগত ত্বার্থ নিহিত।) তারা (কোরআন সম্পর্কে) আরও কলে, (নাউবুবিল্লাহ, ) এটা মনগড়া মিখ্যা হৈ নয়। ( অর্থীৎ আল্লাহ্র সাখে এর সন্দর্ক মনগড়া।) আর কাফিরদের কাছে সভা ( অর্থাৎ কোরআন ) আগমন করার পর তারা (এই প্ররেদ্ধ উত্তর দানের জন্য যে, কোরআন মনগড়া মিধ্যা হলে জনেক বৃদ্ধি-মান ব্যক্তি এর অনুসরণ করে কেন এবং এর এত প্রভাবই বা কেন ? ) বলে, এ তো এক সুস্পত বাদু। (এটি খনে মানুৰ মুঁপ্ধ হয়ে খাছ। কোরখনি ও নবাঁর ইতি তাদের সম্মান প্রদর্শন করা উচিত ছিল। কারণ, তাদের জনা উভয়টিই অপ্রভাশিত নিয়ামত ছিল এ কারণে যে, ) আমি (কীরআননির পূর্বে ) তাদেরকে (কখনও ) কোন (ঐশী) কিতাব দেইনি, যা তারা অধারন করবে। (যেমন, বনী ইসরাসলের কাছে এশী গ্রন্থ ছিল। সূত্রাং তাদের জন্য তো কোরআন ছিল এক অভিনব বভ । তীই এর সম্মান করা কর্তব্য ছিল।) এবং ( এমনিভাবে ) আপনার পূর্বে আমি ভাদের কাছে কোন সভক্কারী ( পরসম্বর ) প্রেরণ করিনি। ( সুভরীং ভাদের জন্য পরগ্রমণ্ডরও ছিল এক নতুন রম্ম। ভাই তাঁরও সম্মান করা কঁতবা ছিল। অথচ ইতিসূর্বে তাদের বাসনাও এই ছিলিয়ে, কোন নবী আগমন করলে তারা তার অনুসরণ করবে। এক আয়াতে আছে ঃ

وَ اَ تُسَمُوا فِ اللَّهِ جَهُدَ اَ يُمَا نِهِمْ لَكُسْ جَا مَ هُمْ نَذِ يُوَلَّيْكُوفَنَّ اَهُدْ يَ

क्ष अल्मग्रह्म लाजा जन्मीत करति। खाडाय् वरनत,

वंदर जाजा विशास्त्रात करबाह । जाजा

ষেন মিথারোগ করে নিশ্চিত না হয়ে যায়। কেনুনা মিথারোগের শান্তি অভ্যত্ত ভরাবহ। সেমতে ) তাদের পূর্ববর্তী কাফিররাও (পরপ্তর ও ওহার প্রভি.) মিথা-রোগ করেছিল। আমি তাদেরকে যে সাজসরজাম দিয়েছিলাম, তারা (অর্থাৎ আরবের মুশরিকরা) তো তার এক দশমাংশও পায়নি। (অর্থাৎ তাদের মত শক্তি, বয়স ও ঐর্থ আরবের মুশরিকরা পায়নি, যা অহংকারের কারণ হয়ে থাকে। আরাহ্

জামার রস্তাগণকে মিখা বলৈছে। অভএব (দেখ) কেমন ভরংকর হয়েছি আমার শান্তি। (এরা কোম্ ছার, এদের তো ভেমন সাজসরজামও নেই। বিপুল পরিমাণ ধনসভাদই বখন কাজে আসেনি, তখন তারা কোন্ ধৌকার পড়ে রয়েছে? তাদের কাছে সাজসরজাম কম বিধার তাদের অপরাধও ভরতর। এমতাবছার তারা কেমন কারী বাঁচতে গারবে? এ পর্যত মবুরতের প্রতি অবীকৃতির দরন কাফিরদেরকে

শাসানোর পর পরবর্তী আয়াতে ভাদেরকে নবুয়ত মেনে নেওয়ার একটিগাছা বলে দেওরা হয়েছে। হে নবী,) আপনি (ভাদেরকে) বলুন, আমি ভোমাদেরকে একটি (ছোট খাট) বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি, (তা পালন কর,-) তোমরা (কেবল) জালাবর উদেশে (বিবেষমৃক্ত হয়ে কোন ছানে) এক-একজন করে এবং (বেণন ह्मान ) দু' দুক্তিন করে দাঁড়াও ( অর্থাৎ তৎপর হরে যাও; উদ্দেশ্য চিভাঞাবনা কর। চিন্তাভাবনার নিয়ম রয়েছে যে, কোন কোন সময়ে কোন কোন **বভাবে**র দিক দিয়ে, দু'জন মিলে চিন্তা করলে প্রত্যেকেই অপরের কাছ থেকে শক্তি পাস্ত এবং কোন কোন সময়ে কোন কোন লোকের ক্ষেত্রে একাকীছে চিভাভাবনায় প্রচুর সুফুলতা আসে। বড় সমাবেশে প্রায়ই চিন্তাধারা বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। তাই আয়াতে এক-একজন ও দু' দু'জন বুলা হয়েছে। মোটকথা, এভাবে তৎপর হয়ে যাও।) অতপর (পুব) অনুধাবন কর। (কোর্আনের তুলনা নেই বলে আমি যে দাবি করি, দু'ব্যক্তিই এরূপ দাবি করতে পারে :—(১) যার মন্তিক রুটিপূর্ণ—পরিণামের ধবর রাখে না এবং (২) যে নবী এবং এ দাবির সত্যতার পূর্ণমাল্লার আছাশীল। নবী না হয়ে বৃদ্ধিমান হলেও এরূপ দাবি করার সময় পরিণামে লাম্ছিত হওয়ার আশংকা করিবৈ যে, যদি কেউ এর বিকল তৈরি কর্মেনিয়ে আসে, তবে কি অবছা হবে। এরপর আমার সমষ্টিগত অবহা বিবেচনা করে চিড়া কর যে, আমি বিকৃতমন্ডিক উন্মাদ কি নার্নী ভাইলে প্রত্যক্ষভাবে জানা যাবে,) তেলাদের সংগীর মধ্যে (যে সর্বদা তোমাদের সঁলে থাকে এবং যার প্রতিটি অবহা তোমরা প্রতাক্ষ কর্ম অধীৎ আমার মধ্যে ) কোন উন্মাদনা নেই। ( অভএব আমি যে নবী, এটাই নিদিন্ট হলে যার। ) চিনি (তোমাদের সনী পরগদর। এ কারণে) তোমাদেরকে এক কঠোর আযাব জাসার পূর্বে সতর্ক করেন। ( সুতরাং এ পছার নবুরত মেনে নেওরা পুবই সহজ। वनाम अत्र अत्र अनुतान विवस विनिष्ठ एसिए। स्थम : اُمْ لَمْ يَعْرِ فُواْ رَسُوْلُهُمْ

কাকিররা আরও সন্দেহ করত যে, ইনি রসূল নন, বরং নেতৃত্বের অভিলালী। অভপর এই রন্দেহের ভাওয়ার দেওয়া হয়েছে । ) আপনি আরও বলুন, আমি ভারমাদের কাছে (প্রচারকার্যের ) কোন পারিশ্রমিক চাইলে ভা ভোমরাই রাখ। (বাকপছভিতে পারিক্রিরিক চাই না, অর্থে এরপ বলা হয়।) আমার পুরুষার তো কেবল আল্লাহ্র কাছেই র্য়েছে। তিনি ফারতীর বিষয়ের খবর রাখেন। (সুতরাং তিনি নিজেই আমাকে উপমুক্ত পুরুষার দিয়ে দেবেন। পুরুষাত্রের মধ্যে ধনসভাদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তি সবই
অভর্তুক্ত হয়ে গেছে। কেননা এভলোর মধ্যেও পুরুষার হওয়ার যোগাভা য়য়েছের
উদ্দেশ্য এই যে, আমি ভোমাদের কাছে কোন আর্থ কামনা করি না যে, নেতৃত্বের সংকর
করবে। এখন আমি যে মানুযের আচার-আচরণ ও অবহার সংশোধন করি, অপরান
ধীকে শান্তি মেই এবং পারস্পরিক কল্ল-বিরাদ মীমাংসা করি, বন্তভ একর কারণে
সালেহ করা যায় না। কারণ, এতে আমার কোন লার্থ নেই। সেমতে রস্কুর্মাহ (সা)-র

জীবনগ্রছন্তি ও আবিক্স: অবছা দৃশ্টে একথা সুস্পুন্টরয়, তিনি: এসব দায়িত্ব পালন করেম্ফান ব্যক্তিগত কার্ম গান্তঃকরেন নিরাধানরং এচড করং জাতিরইং উরকার ছিল। তাদের জান-মাল ও ইয্যত-আবরু নিরাপ্দ **ভারত। পিতা**িতার নি**ভ** স্তানের হিফাষত ও শিক্ষাদান ওধুমার ওড়েন্ছার বশবতী ইয়েই করেন, স্বার্থসিত্তি ও মেতৃত কামনার সাথে তার কোন সন্দর্ক থাকে না। নবুরত প্রমণিত হওলন পর বলা হয়েছে ঃ হে মুহাত্মদ (সা)! আপনি বলুন, আমার পালনকতা সভা বিষয়কে (অর্থাৎ সুমান ও সমানী বিষয়সমূহের প্রমাণকে মিখ্যা অর্থাৎ কুকর ও সমানী বিষয়সমূহের অভীকৃতির উপর বিতর্কের মাধ্যমেও) বিজয়ী করেছেন (বেমন, এই মাল যুক্তিত্ক ও কথোপকথনের মাধ্যমে করা হল এবং ভবিষ্যুত যুদ্ধ ও সংঘর্ষের মাধ্যমেও বিজয়ের ব্যবস্থা হবে। মেটিকথা সভা সবঁভোভাবে প্রবল এবং) তিনি গায়েব বিষয়ে জানী। তিনি পূর্বেই জানতেন যে, সত্য বিজয়ী হবে। অন্যরা তো এখন জানতে পেরেছে। অনুরাপভাবে তিনি জানেন যে, ভবিষ্যতে আরও বিজয়ী হবে। সেমতে মক্সা বিজ্ঞার দিন রসূত্র্লাই (সা) পরবর্তী আয়াতখানি প্রাঠ করেছিলেন। এতে বোঝা যায় যে, তরুবারির মাধ্যমে বিজয়ও এই বিষয়বন্তর অন্তর্ত । অভগর এ বিষয়টি আরো ফুটিয়ে তোলার জন্য বলা হয়েছে, হে মুহাল্মন (সা)। प्याशनि वर्तन, ज्ञा (धर्म) पाशयन करवाह अवर मिथा (धर्म) कि करवाह सहाव क्रमुक्त राजित्यर । [ पर्कार जम्मूर्गणाय विष्कृष्ठ इस्त श्राष्ट्र । व्यव वर्ष वर्षे नयस्य মিথাগছীয়া কথনও জাঁকজমক অর্জন করবে নাঞ্চলরং উদ্দেশ্য এই যে, এই সত্য ধর্ম আসন্সন্মুহ্ব যেমন কোন কোন সমুদ্ধ দ্বিখ্যাকেই সত্য বলে সন্দেহ হত এখন তা আর হরে না। এদিক দিয়ে মিখ্যা বিলু•ত হয়ে গেছে এবং সতা পূর্ণরাঙ্গে প্রকাশ-মান হয়ে গেছে। কিয়ানত পর্যন্ত এরপ প্রকাশমানই থাকবে। অতপর বর্ণনা করা হয়েছে যে, সতা ফুটে ওঠার পর এর অনুসরণেই মুক্তি নিহিত। হে মুহাম্মদ (সা),] জ্ঞাপনি (জান্নও<sup>ি)</sup> বৰুন, (যখন প্ৰমাণিত হল যে, এাধৰ্ম সৈতা, তখন ক্ৰ**নিৰ্মাট** অবশক্তাৰী হয়ে গেছে যে,) যদি আমি (ধরে নেওমার পর্যায়ে সভাকে পরিভাগি করেঁট প্রমান্ত ইয়ে যাই, তবে আমার প্রিব্রণ্টতা আমারই শান্তির কারণ হবে (এতে অপন্নের কৌন ক্রটি<sup>্</sup>হবে ন**ি)। আরু ইনি আমি ( সতা অনুসরণ করে সতা পথ প্রাণ্ট**িহই, তবে তাঁ এই কোরআন ও ধর্মের কারণে, যা আমার পালনকর্তা আমার প্রতি প্রত্যাদিশ করেন িজাসল উদ্দেশ্য অপরকে শোনানো ফি, সর্ত্তী ফুটে ওঠার পরও ভৌষরা তার অনুসারী না হলে তেমিরাই শাস্তি ভোগ করবে ি আমার কিছু হবে না ি আর যদি<sup>্</sup>সতা শিখে আস, তবে তা এই সতা ধর্ম অনুসরণের কারণেই হবে। কাজেই সত্য পথ পাওরার জন্য এই ধর্ম অবলঘন করাই তোমাদের কর্তব্য। কারও পথর্লট रु७ यो अर्थनी जर्मथ ब्री॰ ज रं७ यो निज्यन रित ना का जर निन्दि से का व वर्णन নেই।) জীলাত্ সবার অবহা জানেন। (কেনিনা) ভিনি সর্বলোভা (ও) সম্মিকট-বতী (প্রত্যেককে উপযুক্ত প্রতিদান দেবেন)।

13.4

#### লাশুৰ্বনিক ভাতৰা বিষয়

অধাৎ দল ভাগের এক ভাগ। কারও মতে عشر আর্থাৎ দল ভাগের এক ভাগ। কারও মতে عشر আর্থাৎ দল ভাগের এক ভাগ। কারও মতে عشر আর্থাৎ দল ভাগের এক ভাগ। কারা বাহল্য, লকাটিতে আর্থা এর তুলনার অভিশরতা আছে। সূতরাং আরাতের অর্থ হবে এই যে, পূর্ববর্তী উত্মতকে পাথিব ধনৈর্ম্বর্য, শাসুনক্ষমতা, সুদীর্ঘ বয়স, হাছ্য ও শক্তি-সামর্থা ইত্যাদি যে পরিমাণে দান করা হয়েছিল, মক্কাবাসীরা তার দলভাগের এক বরং হাজার ভাগের এক ভাগও পায়নি। তাই পূর্ববর্তীদের অবছা ও-অভঙ পরিণাম থেকে তাদের শিক্ষা প্রহণ করা উচিত। তারা পয়গ্যরগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে আ্যাবে পতিত হয়েছিল এবং সেই আ্যাব যখন এসে যায়, তখন তাদের শক্তি, সামর্থ্য, বীরছ, ধনৈর্ম্ব ও সুরক্ষিত দুর্গ কোন কাজেই আ্সেনি।

মছার কাফিরদের প্রতি দাওয়াত ঃ ই এএ। কুনি নিটা এতে মক্সা-

বাসীদের উপর প্রমাণ চুড়াত করার উদ্দেশে স্ত্যানুসক্ষানের প্রকৃষ্টি স্থুক্তি পথ বলে দেওয়া হয়েছে। তা এই যে, তোমরা ওধুমান্ত একটি কাজ কর—আলাহ্র উদ্দেশে দু-দু'জন ও এক-একজন করে দাঁড়িয়ে যাও। এখানে ভালাহ্র উদ্দেশে দাঁড়ানোর অর্থ ইন্দিয়প্রহাহ্য দাঁড়ানো নয় যে, বসা অথবা শোয়া থেকে স্টান দাঁড়াতে হবে। বয়ং বাকসক্ষতিতে এর অর্থ হয় কোন কাজের জনা তৎপর হওয়া। এখানে এই (আলাহ্র উদ্দেশে) শব্দটি যোগ করার উদ্দেশ্য একথা বলা যে, একভভাবে আলাহ্রে সন্তুল্ট করার জন্য বিগত ধ্যান-ধ্যরণা ও বিশ্বাস থেকে মুক্ত হয়ে সত্যান্বেরণে প্রবৃত্ত হও, ঝাতে অতীত ধারণা ও কর্ম সত্য গ্রহণের পথে প্রতিবৃদ্ধক না হয়। দু' দু'জন ও এক একজন বলার মধ্যে কোন নিদিন্ট সংখ্যা উদ্দেশ্য নয় , বরং অর্থ এই যে, দু'টি পছায় চিভাভাবনা করা যায়, এক. একাত্তে ও নির্জনতায় নিজে নিজে চিভাভাবনা করা এবং দুই, বলুবর্গ ও মুক্রবীদের সাথে পরামর্শ-ক্রমে পারস্পরিক পর্যালোচনার পর কোন সিদ্ধান্ত উপনীত হওয়া। তোমরা এই উভয় সন্থা অথবা একদুভয়ের মধ্যে গছলম্যত যে কোন একটি পছা অরক্ষন করে।

বাকোর সাথে সংষ্কু। এতে দাঁড়ানোর লক্ষ্য বাকোর সাথে সংষ্কু। এতে দাঁড়ানোর লক্ষ্য বাক্ত হয়ে একাডভাবে আরাহ্র উদ্দেশে মুহাম্মদ (সা)-এর দাওয়াত সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করার জন্য তৎপর হয়ে যাও। এ দাওয়াত সভা না মিখ্যা তা ভেবে দেখ। জা-একাই কর অথবা জন্যান্যের সাথে পরামর্শক্রমেই কর।

অভপর এই চিন্তাভাবনার একটি সুস্পত্ট পদ্ম বলে দেওরা হয়েছে যে, দলবল ও অর্থকড়ির প্রাচুর্যহীন, একা এক বাজি যদি তার বজাতি বরং সমগ্র বিষের বিরুদ্ধে তাদের বুগ বুগ বাগী বন্ধমূল বিশ্বাসের বিপরীতে বাতে ভারা একমভও বটে কোন ঘোষণা দের, তবে তা দু'উপায়েই সন্তব। এক. হয় ঘোষণাকারী বন্ধপাগল ও উম্মাদ হবে। ফলে নিজের হিভাহিত চিন্তা না করে সমগ্র জাতিকে শন্তুতে পরিণত করে বিপদ ডেকে আনবে। দুই. তাঁর ঘোষণা জমোঘ সত্য। কারণ, তিনি আরাহ্র প্রেরিত রসূল। তাই আরাহ্ আদেশ পালনে কারও পরওয়া করেন না।

এখন ভোমরা মুজমনে চিন্তা কর, এতদুভরের মধ্যে বান্তব ঘটনা কোন্টি? এভাবে চিন্তা করলে ভোমাদের পক্ষে নিশ্চিতভাবে এ বিশ্বাস করা ছাড়া পভান্তর থাকবে না যে, মুহাভ্যমদ (সা) উদ্মাদ ও পাগল হতে পারেন না । তাঁর ভানবৃদ্ধি, বিবেচনা ও আচার-আচরল সম্পর্কে সমগ্র মন্ত্রা ও গোটা কুরাইশ সমাক অবগত । তাঁর জীবনের চিন্তাটি বছর ঘজাতির মাঝেই অভিবাহিত হয়েছে । শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত কার্যকলাপ ভাদের সামনে সংঘটিত হয়েছে । কথনও কেউ তাঁর কথা ও কর্মকে ভানবৃদ্ধি, পাভার্যা ও শালীনভার পরিপত্তী পায়নি । কেবল এক কলেমা "লা ইলাহা ইন্তান্ত্রান্ত আছও কেউ তাঁর কোন কথা ও কর্ম সম্পর্কে ভান-বৃদ্ধির বিপরীত হওয়ার ধারণা করতে পারে না । সুতরাং এটা সুস্পত্ট যে, ভিনি উদ্মাদ হতে পারের না । আয়াভের পরবর্তী কিন্তিত রয়েছে যে, কোন বহিরাগত অভাত পরিচয় মুসাকির বাজির মুখ থেকে ঘজাতির বিক্লছে কোন কথা ওনলে কেউ হয়তো ভাকে উদ্মাদ বলতে পারে । কিন্তু ভিনি ভো ভোমাদের শহরের বাসিন্দা, ভোমাদের গোরেরই একজন এবং ভোমাদের দিবারান্তির সন্ত্রী । তাঁর কোন অবস্থা ভোমাদের অগোচরে নর । ইভিপুর্বে ভোমরা কানও ভার সম্পর্কে এ ধন্ননের সন্দেহ করনি ।

यथन शिवकात रात शिक द्य, जिनि जेन्नाम नन, ज्यन निर्माण विषयरे निर्मिण्डे रात शिक दात जिन विषय निर्माण विषय कि विषय कि

কেবল কিরামভের ভরাবহ আযাব থেকে মানুষকে সতর্ক করেন। اُن رَبِّي يَقُوٰ فَي

অর্থাৎ আমার আলিমুল-গায়েব পালনকর্তা সভাকে মিখ্যার

উপর ছুড়ে মারেন। ফলে মিখ্যা চুরমার হরে যায়। অন্য এক আরাতে আরাহ্
বিব্রেনঃ উটি তিনা তালিক আর্থ ছুড়ে মারা। এখানে
উদ্দেশ্য হল মিখ্যার মুকাবিলায় সত্যকে প্রতিতিত করা। বিষয়টি তিনার
মাধ্যমে ব্যক্ত করার তাৎপর্য সক্তবত এই যে, মিখ্যার উপর সত্যের আঘাতের ভরুতর
প্রভাব সৃতিট হয়। এটা একটা উপমা। কোন ভারী বহুকে হালকা বত্তর উপর
নিক্ষেপ করলে যেমন তা চুরমার হয়ে যায়, তেমনিভাবে সত্যের মুকাবিলায় মিখ্যাও
চুরমার হয়ে যায়। তাই অতঃপর বলা হয়েছেঃ ত্রিমার যে, তা কোন বিষয়ের সূতনা
বা পুনরাবৃত্তির যোগ্য থাকে না।

(৫১) যদি আপনি দেখতেন, যখন তারা ভীতসম্ভ হয়ে পড়বে, ভতপর পালিয়েও বাঁচতে পারবে না এবং নিকটবতী ছান থেকে ধরা পড়বে। (৫২) তারা বলবে, আমরা সড়ো বিশ্বাস ছাপন করলাম। কিন্তু তারা এত দূর থেকে তার নাগাল পাবে কেমন করে? (৫৬) ভখচ তারা পূর্ব থেকে সত্যকে ভভীকার করছিল। ভার তারা সত্য হতে দূরে থেকে অভাত বিষয়ের উপর মন্তব্য করত। (৫৪) তাদের ও তাদের বাসনার মধ্যে ভভরাল হয়ে গেছে যেমন, তাদের সতীর্থদের সাথেও এরূপ করা হয়েছে, যারা তাদের পূর্বে ছিল। তারা ছিল বিশ্বাভিকর সন্দেহে পতিত।

#### তফসীরের সার-সংক্রেপ

[হে সুহাল্যদ (সা)], যদি আপনি সে সমরটি দেখতেন, (তবে বিলমর বোধ করতেন,) যখন কাফিররা (কিয়ামতের ভয়াবহতা দেখে) ভীত-বিত্বল হমে কিরবে, অতপর পালাবারও উপায় থাকবে না এবং নিকটবতী ভায়গা থেকে (তৎক্ষপাথ)

ৰয়া পড়বে! (তখন) ভারা ৰলবে, আমরা সভ্যে বিশ্বাস ছাপন করলান (এবং এতে বণিত যাবতীয় বিষয় মেনে নিলাম। কাজেই আমাদের তওবা কবুল ককন পুনরায় দুনিয়াতে পাঠিয়ে অথবা না পাঠিয়েই ৷ ) কিন্ত এত দূরবর্তী জায়গা থেকে তারা তার (অর্থাও ঈ্মানের) নাগা্র পাবে কেমন করে? (অর্থাৎ বিশাস ছাপনের জায়গা ছিল দুনিষ্ট্রা, যা এখন অনেক দুরে অবস্থিত। এখন পরজগৎ, যা কর্ম জগৎ নয়— প্রতিদান জুগৎ। এখানে ইমান গ্রহণ্যোগ্য নয়। কারণ, এখানকার বিশাস অদুশ্যে বিশ্বাস নয় বরং দেখে বিশ্বাস। দেখার পর কোন কিছু মেনে নেওয়া খাভাবিক ৰ্যাপার। এতে আদেশ পালনের কোন দিকই নেই।) অথচ পূর্ব থেকে ( দুনিয়াতে ) ভারি সভাকে অধীকার করে<del>ছিল</del>। ভাদের সে অধীকারের সঠিক কোন উদ্দেশ্যও ছিলু না, (বরং) বহু দূর থেকে যাচাইহীন উজি করত। (দূরের অর্থ সত্যাসত্য যাচাই থেকে দূরে ছিল। অর্থাৎ দুনিয়াতে তো কুষ্কর করত, এখন ঈমানের সন্ধান পেয়েছে এবং তা কবৃল হওয়ার বাসনা চেপেছে।) আর ( যেহেতু পরকাল কর্মজগৎ নর, তাই ু তাদের ও তাদের ( ঈমান কবূল হওরার ) বাসনার মধ্যে অভরাল করে দেভিয়া হবে ( অর্থাৎ তাদের বাসনা পূর্ণ হবে না )। যেমন্ত্র, জন্মের সতীর্থদের সাথেও এমনি আচরণ <del>করা হয়েছে,</del> যারা তাদের পূর্বে (কুফর করে) ছিল। তারা সবাই ছিল বিশ্বান্তিকর সন্দেহে পতিত ৷

च्ये के के के के ने के के ने कि काश्म कि जी विकार मार कि कि रामत

দিবসের অবছা। তখন কাফির ও পাপাচারীরা ভীত-বিত্বল হয়ে পালাতে চাইবে। কিন্তু পরিরাণ পাবে না। দুনিরাতে কোন অপরাধী পলায়ন করলে তাকে খোঁজ করতে হয়; সেখানে তাও হবে না; রুরং স্বাই খ্ব-ছানে গ্রেফ্ডার হবে, কেউ পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাবে না। কেউ কেউ একে অভিন কল্ট ও মুমূর্ অবছা বলে সাবাস্ত করেছেন। যখন মৃত্যুর সময় হবে এবং তাদের উপর ভীতি উপছিত হবে, তখন ফেরেশতাদের হাত থেকে নিক্তি পাবে না। বরং খ্ব-ছানেই আছা বের হয়ে যাবে।

مِنْ وَسُ وَ قَالُوا أَمَنَّا بِعَدُ وَ أَنَّى لَهُمُ النَّنَا وَشُ مِنْ مَّكَانَ بَعِيدًا

অর্থ হাত বাড়িয়ে কোন বিজু উঠানো। বলা বাহলা যে বন্ধ বেশী দুরে নয়, হাতের নাগালের মধ্যে, তাই হাত বাড়িয়ে উঠানো যায়। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, কাফির ও মূশরিকরা কিয়ামতের দিন সভাসভা সামনে এসে যাওয়ার পর বলবে, আমরা কোরআনের প্রতি অথবা রসূলের প্রতি বিশ্বাস ছাপন করলাম। কিন্তু তারা জানে নাযে, সমানের ছান তাদের থেকে জনেক দূরে চলে গেছে। কেননা, কেবল পাথিব জীবনের সমানই গ্রহণীয়া। পরকালে কর্মজগৎ নয়। সেখানকার কোন কর্ম হিসাবে ধরা মাবে না। ভাই এটা কেমন করে সঙ্গব যে, ভারা সমানরাপী ধন হাত বাড়িয়ে তুলে লেছে?

新图 5 A

قذف \_و قَدْ كَفُرُوا بِع مِنْ قَبْلُ وَيَقُدُّ مُونَ بِالْعَيْبِ مِنْ مَّكَا نِ بَعِيْدِ

অর্থ কোন বন্ত নিক্ষেপ করা। আরবী বাকপন্ধতিতে প্রমাণ ব্যতিরেকে নিছক কারনিক কথাবার্তা বলাকে بالغيب স্থান স্থান বলে ব্যক্ত করা হয়।
অর্থাৎ সে অন্ধকারে তীর চালায়, যার কোন লক্ষ্যত্বল নেই। এখানে স্থান ক্রিক্তিন নির্দ্তিক বলি বাক্তির হালে, তা তাদের মন থেকে ধূরে থাকে মনে তার বিশ্বিত্র রাখে ব্লা

উদিল্ট বন্ধর মার্যধানে পূর্দার অন্তরাল করে তাদেরকে তা থেকে বঞ্চিত করে দেওয়া হলেছে ব্রাক্তির অবহায়ও এ বিষয়টি প্রয়োজ্য । বিষয়ামতে ভারা মৃতি ও জায়াতের আকাংকী হবে, কিন্তু তা লাভ করতে পারবে না । দুনিয়াতে মৃত্যুর

বেলায়ও এই ওমেকে। সুনিয়াতে তালের জক্ষা হিল পাথিব ধন্তাপদ্ধ বৃত্যু তাদের ও তাদের এই উদেশ্যের মাঝখানে অন্তরায় হয়ে তাদেরকে তা থেকে বঞ্চিত করে দিয়েছে।

ও সতীর্থ। উদ্দেশ্য এই যে, তাদেরকে যে শান্তি দেওরা হয়েছে অর্থাৎ তাদের অভীল্ট ও ঈশিসত বস্ত থেকে বঞ্চিত করে দেওয়া হয়েছে তা ইতিপূর্বে তাদের মতই কুফরী কর্মে প্রবিত্ত ব্যক্তিদেরকে দেওয়া হয়েছে। কেননা, তারা সবাই সন্দেহে নিগতিত ছিল। অর্থাৎ রস্কুলাহ্ (স)-র রিসালত এবং কোরআনের আলাহ্র কালাম হওয়ার বিষয়ে তাদের বিশ্বাস ও ঈশান ছিল না।

**उदी**क ेरन प्राप्तिकार

TO SUT

#### سورة قباطسر

### भद्भा काछित्र

#### মন্ত্রার অবতীর্ণ, ৪৫ আরাত, ৫ রুকু

# لِنُسَوِلُهُ وَالْمُوْنِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَكْمِ لَكُوْ رُسُلًا اوُلِيَ اَجْمَعُةِ الْكُفُلُ لِلْهِ قَاطِرِ السَّمُوْنِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَكْمِ لَكُوْ رُسُلًا اوُلِيَ اَجْمِعَةٍ مَا يَفْتُحُ اللّهُ وَرُلِعُ يَوْدُلُ فِي الْحَلْقِ مَا يَثَاءُ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَى وَقَلِيدًا مَا يَفْتُحُ اللّهُ وَمِنَ يَعْدِهِ وَهُو الْعَرْبُرُ الْمُمَلِيكَ لَهَا ، وَمَا يُمْسِكَ اللّهُ عَلَى مُسِكَ لَهَا ، وَمَا يُمْسِكَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الله عَلَيْكُمُ مِن اللهِ عَلَيْكُمُ مِن اللهِ عَلَيْكُمُ مِن خَالِقٍ عَنْدُ الله يَدُرُ وَكُمُ مِن اللهِ عَلَيْكُمُ مِن اللهِ عَلَيْكُمُ مِن اللهِ عَلَيْكُمُ مِن اللهِ عَلَيْكُمُ مِن خَالِقٍ عَنْدُ اللهِ يَدُرُ وَكُمُ مِن اللهِ عَلَيْكُمُ مِن خَالِقٍ عَنْدُ اللهِ يَدُرُونُ وَكُمُ مِن اللهِ عَلَيْكُمُ مِن خَالِقٍ عَنْدُ اللهِ يَدُرُونُ وَكُمُ مِن اللّهُ عَلَيْكُمُ مِن خَالِقٍ عَنْدُ اللهِ يَدُرُونُ وَكُمُ مِن اللّهِ عَلَيْكُمُ مِن خَالِقٍ عَنْدُ اللّهِ يَدُرُونَ فَكُمُ مِن اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ مُنْ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ مُنْ اللّهُ عَلَيْكُ مُنْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ مِن اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ مُنْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْكُ مُنْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْكُ مُن اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ مِن اللّهُ عَلَيْكُ مُنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَاللّهُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ مِن اللّهُ عَلْمُ عَلَى الللّهُ عَلَيْكُ اللللّهُ عَلْمُ عَلَى الللّهُ عَلْمُ عَلَى الللّهُ الللّهُ عَلْمُ عَلَى الللّهُ عَلْمُ عَلَى الللّهُ الللّهُ عَلْمُ عَلَى الللّهُ عَلَالْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ

#### পরম করুশামর ও জসীম দাতা জালাহুর নামে ওরু

التَّمَا ۚ وَالْاَرْضِ ۚ كَا ٓ إِلَّهُ ۚ إِلَّا هُوَ ۖ فَٱنِّي تُؤْفِّكُونَ ⊙

(১) সমন্ত প্রশংসা ভারাহর, যিনি ভাসমান ও জমীনের প্রভটা এবং ফেরেশতা-লথকে করেছেন বার্তাবাহক—তারা দুই দুই, তিন তিন ও চার চার পাখাবিশিল্ট। তিনি স্লিটর মধ্যে বা ইচ্ছা যোগ করেন। নিশ্চর ভারাহ্ সর্ববিষয়ে সুক্ষম। (২) ভারাহ্ মানুষের জন্য ভনুপ্রহের মধ্য থেকে যা খুলে দেন, তা ফেরাবার কেউ নেই এবং তিনি যা বারণ করেন তা কেউ প্রেরণ করতে পারে না তিনি ব্যতীত। তিনি পরাক্রমশালী, প্রভাময়। (৩) যে মানুষ! তোমাদের প্রতি ভারাহ্র ভনুপ্রহ সমরণ কর। ভারাহ্ ব্যতীত এমন কোন প্রলটা ভাছে কি, যে তোমাদেরকে ভাসমান ও জমীন থেকে রিষিক দান করে? তিনি বাতীত কোন উপাস্য নেই। ভাতএব তোমরা কোথার ফিরে ঘাঞ্ছ?

#### তফসীরের সার সংক্ষেপ

সমস্ত প্রশংসা ( ও সাধুবাদ ) আল্লাহ্র জন্য শোভনীর, যিনি আসমান ও জমীনের প্রভটা এবং ফেরেশতাগণকে বার্তাবাহক বানিয়েছেন—মারা দুই দুই, তিন তিন

ও চার চার পাখা বিশিল্ট। ( বার্তার অর্থ পয়গমরগণের কাছে ওহী পৌহানো— বিধানাবলী সম্পকিত ওহী হোক অথবা কেবল সুসংবাদ ইত্যাদি হোক। পাখার সংখ্যা চার চারের মধ্যেই সীমিত নয়; বরং) তিনি সৃণ্টির মধ্যে যা ইচ্ছা যোগ করেন। (এমন কি কোন কোন ফেরেশতার ছয় শ'পাখা সৃতিট করেছেন। যেমন, হাদীসে হযরত জিবরাইল (আ) সম্পর্কে বণিত আছে।) নিশ্চয় আল্লাহ্ তাপ্আজ়া স্ব্বিষয়ে সক্ষম। ( এমন সক্ষম যে, তাঁর কোন প্রতিবল্ধক নেই। ) আল্লাহ্ মানু-ষের জন্য যে অনুগ্রহ খুলে দেন (যেমন, বৃল্টি, উদ্ভিদ ও সাধারণ রুষী), তার বারণকারী কেউ নেই এবং তিনি যা বারণ করেন, তার (বারণ করার ) পরে তা কেউ জারী করতে পারে না। তবে তিনি বন্ধ ও মুক্ত সবকিছু করতে পারেন। তিনি পরক্রিমশালী (অর্থাৎ সক্ষম) প্রক্তাময়। (অর্থাৎ বন্ধ ও মূক্ত করণে প্রক্তাসহকারে করেন।) হে মানুষ, ( যেমন আল্লাহ্র ক্ষমতা পরিপূর্ণ, তেমনি তাঁর নিয়ামতও পরিপূর্ণ, অগণিত, তাই ) তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র নিয়ামত সমরণ কর (এবং শোকর আদায় কর। অর্থাৎ তওহীদ অবলম্বন কর ও শিরক পরিত্যাগ কর। অন্তত তার দুটি নিয়ামত সম্পর্কে চিন্তা কর মেণ্ডলো সৃষ্টিকে অন্তিত্ব দিতে ও কায়েম রাখতে সহায়তা করে।) আল্লাহ্ ব্যতীত কোন স্রন্টা আছে কি, যে তোমাদেরকে আসমান ও জমীন থেকে রিষিক দান করবে ? (অর্থাৎ তিনি ব্যতীত কেউ সৃষ্টিও করতে পারে না এবং সৃষ্টির পর তাকে কায়েম রাখার জন্য রুষীও দিতে পারে না। এতে জানা গেল যে, তিনি সর্বতোভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ। সুতরাং নিশ্চিতই) তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। কাজেই তোমরা (শিরক করে) কোথায় উল্টোদিকে যাচ্ছ?

#### আনুষরিক ভাতব্য বিষয়

ক্রিন্তাগণকে রস্ল অর্থাৎ বার্তাবাহক করার বাহ্যিক অর্থ এই যে, তাদেরকে আল্লাহ্র দৃত নিষ্কুত করে পরসম্বরগণের কাছে পাঠানো হয়। তারা আল্লাহ্র ওহী ও হকুম আহকাম পৌছে দেয়। রস্ল অর্থ এখানে মাধ্যমও হতে পারে। অর্থাৎ তারা সাধারণ সৃল্টিও আল্লাহ্ তা'আলার মাঝ্যমন হয়ে থাকে। স্লিটর মধ্যে পরসম্বরগণ সর্বপ্রেচ। তাদেরও আল্লাহ্ তা'আলার মধ্যেও ক্রেরেশ্তারা ওহীর মাধ্যম হয় এবং সাধারণ সৃল্টি পর্যন্ত আল্লাহ্র রহমত অথবা আ্লাব্ পৌছানোর কাজেও ক্রেরেশ্তারাই মাধ্যম হয়ে থাকে।

সুস্পত্ট যে, তারা আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত দূরত্ব বারবার অতিক্রম করে। এটা দুতগতিসম্পন্ন হওয়ার নাধামেই সভবপর। উড়ার মাধ্যমে দুতগতি হয়ে থাকে।

ফেরেশতাগণের পাখার সংখ্যা বিভিন্ন । কারও দুই দুই, কারও তিনি তিন এবং কারও চার চার পাখা রয়েছে। এখানেই শেষ নয়। মুসলিমের হাদীসে হযরত জিবরাইল (আ)-এর ছয়শ পাখা রয়েছে বলে প্রমাণিত। দৃষ্টাভস্বরাপ চার পর্যন্ত উল্লিখিত হয়েছে।—(কুরতুবী, ইবনে কাসীর)

আয়াতের এমন অর্থও হতে পারে যে, যেসব কেরেশতা আলাহ্ তা'আলার বার্তা বহন করে দুনিয়াতে পৌঁছায়, তারা কখনও দুই দুই, কখনও তিন তিন এবং কখনও চার চার করে আগমন করে। এমতাবস্থায়ও চার সংখ্যাটি সীমাবদ্ধতা বোঝায় না, বরং একটা উদাহরণ মাল। কেননা, কোরআনেই প্রমাণিত আছে যে, আরও বেশীসংখ্যক ফেরেশতা দুনিয়াতে আগমন করে থাকে——(বাহরে মুহীত)

वर्धार जाना श्रीय पृष्टित माशा ويَزِيْدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَا مُ وَالْخَلْقِ مَا يَشَا مُ

ষত বেশী ইচ্ছা যোগ করতে সক্ষম। বাহাত এটা পাধার সাথে সম্পর্কষুত । অর্থাৎ ক্ষেরেশতাগণের পাখা দু'চারের মধ্যেই সীমিত নয়। আল্লাহ্ ইচ্ছা করেলে তা আরও অনেক বেশীও হতে পারে। অধিকাংশ তফসীরবিদের মতও তাই। যুহরী, কাতাদাহ প্রমুখ তফসীরবিদ বলেন, এখানে অধিক সৃষ্টি সাধারণ অর্থে ব্যবহাত হয়েছে। যাতে ফেরেশতাদের পাখার আধিকাও অন্তর্ভুত । দৈহিক সৌন্দর্য, চরিল্ল মাধুর্য, সুললিত কর্চ এবং বিভিন্ন মানুষের সৃষ্টিতে বিশেষ বিশেষ গুণাবলীর সংযোজনও এ আয়াতের অন্তর্ভুত । আবু হাইয়ান বাহ্রে মুহীতে এ মতের আলোকেই তফসীর করেছেন। এ তফসীর থেকে প্রমাণিত হয় যে, মানুষ যে সৌন্দর্য ও পরাকার্চা অর্জন করে, তা আল্লাহ্ তা'আলার দান ও নিয়ামত। এজনা কৃতভ হওয়া উচিত।

ख्यात त्रहमल चत्न يَغُتَمِ اللهُ لِلنَّا سِ مِن وَحَمَةً فَلاَ مُمُسِكَ لَهَا

ইহজৌকিক ও পারলৌকিক উভয় প্রকার নিয়ামত বোঝানো হয়েছে। যেমন---সমান, ভান, সংকর্ম, নবুয়ত ইত্যাদি এবং বিয়িক, সাজ-সরজাম, সুখ-শান্তি, স্বাস্থ্য, ধনসম্প দ, ইয়যত-আবক্র ইত্যাদি। আয়াতের অর্থ এই যে, আস্তাহ্ তা'আলা যার জন্য স্থীয় অনুপ্রহের দরজা খুলে দেওয়ার ইচ্ছা করেন, তাকে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারে না।

এমনিভাবে দিতীয় বাক্যের অর্থও ব্যাপক। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যা বারণ করেন, তা কেউ খুলভে পারে না। সেমতে আল্লাহ্ তা'আলা কোন বান্দা থেকে দুনি-য়ার বিপদাপদ ফিরিয়ে রাখতে চাইলে তাকে কল্ট দেওয়ার সাধ্য কারও নেই। এমনি-ভাবে আল্লাহ্ তা'আলা কোন কারণবশত কোন বান্দাকে রহমত থেকে বঞ্চিত করতে চাইলে, তাকে তা দেওয়ার সাধ্য কারও নেই।——( আ বু হাইয়ান ) এ বিষয়বন্ত সম্পর্কে একটি হাদীসও বণিত আছে। একবার হয়রত মোয়া-বিয়া (রা) কুফার গভর্নর মুগীরা ইবনে শোবা (রা)-কে এই মর্মে চিঠি লিখলেন যে, তুমি রসূলুলাহ্ (সা)-র কাছ থেকে গুনেছ, এরাপ কোন হাদীস আমাকে লিখে পাঠাও। হয়রত মুগীরা তাঁর সচিবকে ডেকে লিখালেন, আমি রসূলুলাহ্ (সা)-কে নামায় আদায়ের পর নিম্নোক্ত বাক্যগুলো পাঠ করতে গুনেছি : اللهم لامانع أطلبت و لا معطى لها منعت ولا ينغع ذا الجد منك الجد ساقاء, যে বন্ত আপনি কাউকে দান করেন, তা কেউ ঠেকাতে পারে না এবং আপনি বা ফিরিয়ে রাখেন, তা কেউ দিতে পারে না । আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কারও কোন চেচ্টা কার্যকর হতে পারে না ।——( মসনাদে আহ্মদ )

মুসলিমে বণিত আবু সায়ীদ খুদরী (রা)-র রেওয়ায়েতে আছে যে, উপরোক্ত বাক্য-গুলো তিনি রুকু থেকে মাথা তোলার সময় বলেছিলেন এবং এর আগে বলেছিলেন ঃ আর্থাৎ বান্দা যেসব বাক্য বলতে পারে, তন্মধ্যে এগুলো সর্বাধিক উপষ্কুত ও অগ্রগণ্য।

ভারাহ্র উপর ভরসা করলে যাবতীয় বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় ঃ উল্লিখিত আয়াত মানুষকে শিক্ষা দেয় যে, আলাহ্ ব্যতীত কারও তরফ থেকে উপকার ও জতির আশা ও ভয় রাখা উচিত নয়। কেবল আলাহ্র প্রতিই লক্ষ্য রাখা উচিত। এটাই ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সংশোধন এবং চিরস্থায়ী সুখের অব্যর্থ ব্যবস্থাপত্ত। এর মাধ্যমেই মানুষ হাজারো দুঃখ ও চিন্তার কবল থেকে মুক্তি পেতে পারে। —( রাহল-মা'আনী )

रथत्रण आस्मित्र हैवान आवाम कार्यम (त्रा) वर्षना, आसि यथन खात्रविना कात्र-आन भारकत हात्रिह आञ्चाल भार्छ करत्र तिहे, एथन भकात्म ७ ज्ञात्म कि राव, त्र विषया आयात्र कान हिला थारक ना। ज्याया अक आज्ञाल अहे : مَا يَنْسَكُ فَلاَ مُرْسِلُ لَكُ مِن بُعَدُهُ لَنْنَاسِ مِنْ رَّ حُمَةٌ نَلاً مُمْسِكَ لَهَا وَ مَا يُمْسِكُ فَلاً مُرْسِلُ لَكُ مِن بُعَدُهُ

আয়াত এরই সমর্থবোধক ঃ

ا نَ يَهُسَسُكَ اللهُ بِضُرِّ فَلَا كَا شَعْتَ لَمُّ اللهُ هُوَ وَ ا نَ يُّرِدُ كَ بِعَيْرٍ فَلَا رَادَّ لَفَضُله وَمَا مِنَ - खर ह्यूष आञ्चाल بَسَيْجُعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسُرٍ يُّسُرًا अतर ह्यूष आञ्चाल

् त्रहत-माधानी ) اللهِ وَ وَقَهَا الْأَرْضِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وِ وَقَهَا

হযরত আবৃ হোরায়রা (রা) বৃল্টি হতে দেখনে বলতেন ঃ مطرنا بنوء الفتح অতপর الفتح আয়াত পাঠ করতেন। এতে আরবদের প্রাত্ত ধারণার খণ্ডন রয়েছে। তারা বৃল্টিকে বিশেষ বিশেষ গ্রহের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে বলত, অমুক গ্রহের প্রভাবে আমরা ইল্টি পেয়েছি। হযরত আবৃ হোরায়রা বলেন, আমরা الله আয়াতের কারণে বৃল্টি পেয়েছি। তিনি বৃল্টির সময় এই আয়াতটি তেলাওয়াত করতেন।—(মুয়াডা মালেক)

وَإِنْ يُكَذِبُوكَ فَقَ لَ كُذِّبَنُ رُسُلُ مِّن قَبْلِكُ وَلِكَ اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ وَ يَاكِيمُ النَّاسُ إِنَّ وَعُدَاللهِ حَقَّ فَلاَ تَعُرَّ فَكُمُ الْحَيْوةُ اللهُ مُعُورُ وَ يَاكُمُ النَّا اللهُ مَا اللهُ فَيَارِ عَلَى اللهِ الْعُرُورُ وَإِنَّ الشَّيْطِلَى لَكُمْ عَدُو فَا تَخِدُونُ عَلَى السَّعِيْرِ فَ اللهِ مَن اصْعِبِ السَّعِيْرِ فَ اللهِ مِن اللهُ عَدُولُ مِن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْدُ مِن يَشَاءُ وَ يَهُولِ عُ مَن يَشَاءُ وَ عَلَى اللهُ عَلَيْدُ مِن اللهُ عَلَيْدُ مَن اللهُ عَلَيْدُ مَن اللهُ عَلَيْدُ مِن اللهُ عَلَيْدُ مَن اللهُ عَلَيْدُ مَن اللهُ عَلَيْدُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْدُ مَن اللهُ عَلَيْدُ مَن اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْدُ مَن اللهُ عَلَيْدُ مَا اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْدُ مُن اللهُ عَلَيْدُ مَا اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْدُ مَن اللهُ عَلَيْدُ اللهُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>৪) তারা যদি জাপনাকে মিখ্যাবাদী বলে তবে জাপনার পূর্বতী পরপ্যরপণকেও তো মিখ্যাবাদী বলা হয়েছিল। জালাহ্র প্রতিই যাবতীয় বিষয় প্রত্যাবর্তিত হয়।
(৫) হে মানুষ, নিশ্চয় জালাহ্র ওয়াদা সত্য। সুতরাং পার্থিব জীবন যেন ডোমাদেরকে কিছুতেই ধোঁকা না দেয় এবং প্রবঞ্চক শয়তান যেন জালাহ্র নামে ডোমাদেরকে প্রতারণা না করে। (৬) শয়তান তোমাদের শয়ৣ; জতএব তাকে শয়ৣয়পে
প্রহণ কয়। সে তার দলবলকে জাহবান করে যেন তায়া জাহায়ামী হয়। (৭) য়ায়া
কুফর করে তাদের জন্য য়য়েছে কঠোর জায়াব। জায় য়ায়া ঈমান জানে ও সংকর্ম
করে তাদের জন্য য়য়েছে ক্রমা ও মহা পুরজার। (৮) য়াকে মন্দকর্ম শোভনীয় করে
দেখানো হয়, সে তাকে উল্লম মনে করে, সে কি সমান যে মন্দকে মন্দ মনে করে।
নিশ্চয় জালাহ্ যাকে ইচ্ছা পথল্লটে করেন এবং যাকে ইচ্ছা সংপ্রথ প্রদর্শন করেন।

সূতরাং আগনি তাদের জন্য অনুতাপ করে নিজেকে ধ্বংস করবেন না। নিশ্চরুই ভারাই জানেন তারা যা করে।

#### তফসীরের সার-সংক্রেপ

[ হে পয়গম্বর (সা) ], তারা যদি আপনাকে (তওহীদ, রিসালত প্রভৃতি ব্যাপারে ) মিখ্যা প্রতিপন্ন করে, তবে ( আপনি সেজন্য দুঃখিত হবেন না। কেননা ) আপনার পূর্বেও বহ পর্মসম্বকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছে। ( এক সাম্মনা তো এই, দিতীয় এই যে, ) আলাহ্র দিকেই যাবতীয় বিষয় প্রত্যাবতিও হবে। (তিনি নিজেই সব বুঝৈ নেবেন। আপনি চিন্তা করবেন কেন! অতপর সাধারণ মানুষকে বলা राताह,) हि मानूय. (إ كَى اللهِ تَرجع الأمور – वात्का किसामलित धवत खान বিস্ময়বোধ করো না।) আল্লাহ্ তা'আলার (এ) ওয়াদা সত্য। সুতরংং পাথিব জীবন যেন তোমাদেরকে ধোঁকা না দেয়। ( এতে মগ্ন হয়ে প্রতিশূন্ত সেদিন সম্পর্কে গাঞ্চিল হয়ে যেয়ো না ) এবং প্রবঞ্চক শয়তান যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্ সম্পর্কে প্রতারণায় না ফেলে। তোমরা তার এই প্ররোচণায় বিশ্বাস করো না যে, আল্লাহ্ আযাব দেবেন ना , श्यमन त्त्र वनल, كَنُونَ لا كَنُونَ اللَّهُ مَا اللَّهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللّ শরতান ( যার কথা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, সে ) নিশ্চিতই তোমাদের শন্তু। অত-এব তাকে শহুই মনে কর। সে তার দলবলকে ( অর্থাৎ অনুসারীদেরকে মিখ্যার প্রতি ওধু এ কারণেই) আহবান করে যেন তারা জাহানামী হয়ে যায়। (সুতরাং) যারা কাঞ্চির হয়ে পেছে ( এবং শয়তানের প্রতারণায় ফেঁসে গেছে ) তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। আর যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে ( এবং শয়তানের জালে আবদ্ধ হয় না ) তাদের জন্য রয়েছে (গোনাহ থেকে ) ক্ষমা এবং (সৎকর্মের কারণে)মহা পুরক্ষার। (অতএব এমন দু'জন কি সমান হতে পারে? অর্থাৎ) যাকে তার মন্দকর্ম শোভনীয় করে দেখানো হয়েছে, অতপর সে তাকে উত্তম মনে করে এবং যে ব্যক্তি মন্দকে মন্দ মনে করে, তারা কি সমান হতে পারে? (প্রথমোজ ব্যক্তি কাফির, যে শয়তানের প্ররোচনায় সত্যকে মিখ্যা এবং ক্ষতিকরকে উপকারী মনে করে এবং দিতীয় ব্যক্তি মু'মিন, যে পরগছরগণের অনুসরণ এবং শয়তানের বিরোধিতার কারণে সত্যকে সত্য, মিথ্যাকে মিথ্যা, ক্ষতিকরকে ক্ষতিকর এবং উপকারীকে উপকারী মনে করে। অর্থাৎ উভয়ে সমান হতে পারে না ; বরং একজন জাহান্নামী, অপরজন জান্নাতী। স্তরাং তাদের মধ্যে তফাৎ আছে। যদি অবাক হও যে, বৃদ্ধিমান মানুষ অসৎকে স্থ ক্রিরূপে মনে করতে পারে, তবে এর কারণ এই যে,) আল্লাহ্ তা'আলা যাকে ইচ্ছা পথন্তট করেন ( তার ভানবুদ্ধি প্লান্টে যায় ) এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথ প্রদর্শন করেন। (ফলে তার উপলব্ধি ঠিক থাকে। আল্লাহ্র ইচ্ছা অনুষারীই যখন এমন হর,

ভখন) আপনি তাদের জন্য আক্রেপ করে নিজেকে ধ্বংস করবেন না। ( অর্থাৎ মোটেই আক্রেপ করবেন না—সবর করে বসে থাকুন) আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কাজকর্ম জানেন। (সময় এলে বুঝে নেবেন।)

#### আনুষরিক জাতব্য বিষয়

প্রবঞ্চক। এতে শয়তানকে বোঝানো হয়েছে। তার কাজই মানুমকে প্রতারিত করে কৃষ্ণর ও গোনাহে লিগ্ত করা। 'শয়তান যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্ সম্পর্কে ধৌকা না দেয়'—এর অর্থ শয়তান যেন মন্দ কর্মকে শোজনীয় করে তোমাদেরকে তাতে লিগ্ত করে না দেয়। তখন তোমাদের অবস্থা হবে যে, তোমরা গোনাহ্ করায় সাথে সাথে মনে করতে থাকবে যে, তোমরা আল্লাহ্র প্রিয় এবং তোমাদের শান্তি হবে না। —(কুরতুবী)

قَانَ اللهُ يَضِلُّ مَن يَشَاءُ وَ يَهْدِ ى مَن يَشَاءُ وَ يَهْدِ ى مَن يَشَاءُ وَ يَهْدِ ى مَن يَشَاءُ وَ يَه আকাস থেকে বৰ্ণনা করেন যে, রসূলুরাহ (সা) দোরা করেছিলেন ঃ হে আরাহ্ উমর ইবনে খাতাব অথবা আবৃ জাহলের মাধ্যমে ইসলামকে শভি ও সামর্থ্য দান কর ।

ইবনে খাতাব অথবা আবু জাহলের মাধ্যমে ইসলামকে শক্তি ও সামর্থ্য দান কর। আলাহ্ তা'আলা উমর ইবনে খাতাবকৈ সৎপথ প্রদর্শন করে ইসলামের শক্তিরূপে প্রতিদিঠত করে দেন এবং আবু জাহ্ল তার পথপ্রদটতার মধ্যেই ডুবে থাকে। তখনই আলোচ্য আরাতটি অবতীর্ণ হয়।—( মাযহারী )

وَاللهُ الّذِي آرَسُلُ الرِّرَايِمُ فَتُوْيُدُ سَيَابًا فَسُفَنهُ إِلَا بَكِهِ مَّيِتٍ فَاخِينِنَا بِهِ الْاَرْضَ بَغَدَ مَوْتِهَا وَكُذْ لِكَ النَّشُورُ مَن كَان يُرِيْدُ الْحِنَّةُ وَلِيْ الْعَرْبُ وَالْمُعُلُ الْحَالِمُ الطَّيِّبُ وَالْمُعُلُ الْحَالِمُ الطَّيِّبُ وَالْمُعُلُ الْحَالِمُ الطَّيِبُ وَالْمُعُلُ الْحَالِمُ الطَّيِبُ وَالْمُعُلُ الْحَالِمُ الطَّيِبُ وَالْمُعُلِمُ السَّيِبَاتِ لَهُ مُ عَذَابٌ شَيايْدُ وَاللهُ عَلَيْهُ مِن السَّيِبَاتِ لَهُ مُ عَذَابٌ شَيايْدُ وَاللهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

عَلَى اللهِ يَسِيْرُ و وَمَا يَسْتَوِى الْجَوْنِ ﴿ هَذَا عَذَبُ فَرَاتُ سَالِعُ اللهِ يَسِيْرُ وَهُمُونَ لَحُا طَرِيًّا وَ تَسْتَخْرِجُونَ طَنَرا بَهُ وَهِذَا مِنْ الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا اللهُ اللهُ وَلَيْهُ مَوَاخِر التَّبْتَعُوْا مِنْ فَضَلِهِ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَكِ الْفَلُكُ وَلَيْهُ مَوَاخِر التَّبْتَعُوا مِنْ فَضَلِهِ وَلَيْكُمُ اللهُ النَّهَارُ وَلَيْهُ النَّهَارُ وَلَيْهُ النَّهَارُ وَلَيْكُمُ اللهُ رَبِيلًا النَّهَارُ وَلَيْهُ النَّهَارُ وَلِهُ اللَّيْلِ وَلَيْكُمُ اللهُ رَبِيلًا اللهُ الله

(৯) আলাহ্ই বায়ু প্রেরণ করেন, অতপর সে বায়ু মেঘুমালা সঞ্ারিত করে। অতপর আমি তা মৃত ভূ-ষণ্ডের দিকে পরিচালিত করি, অতপর তম্মারা সে ভূ-খণ্ডকে তার মৃত্যুর পর সজীবিত করে দেই। এমনিভাবে হবে পুনরুখান। (১০) কেউ সম্মান চাইলে জেনে রাধুক সমস্ত সম্মান আলাহ্রই জন্য। তাঁরই দিকে ভারোহণ করে সংবাক্য এবং সংকর্ম তাকে তুলে নেয়। যারা মন্দ কার্যের চক্রান্তে লেগে থাকে, তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাভি। তাদের চক্রাভ ব্যর্থ হবে। (১১) ভালাহ্ ভোমা-দেরকে সৃতিট করেছেন মাটি থেকে, অতপর বীর্ষ থেকে, তারপর করেছেন তোমাদেরকে ষুগল। কোন নারী গর্ভধারণ করে না এবং সন্তান প্রস্ব করে না; কিন্তু তাঁর ভাত-সারে। কোন বয়ঙ্ক ব্যক্তি বয়স পায় না এবং তার বয়স হাস পায় না, কিন্তু তা লিখিত আছে কিতাবে। নিশ্চয় এটা আলাহ্র পক্ষে সহজ। (১২) দু'টি সমুদ্র সমান হয় না—একটি মিঠা ও তৃষ্ণানিবারক এবং অপরটি লোনা। উভয়টি থেকেই ভোমরা তাজা গোশ্ত (মৎসা) আহার কর এবং পরিধানে ব্যবহার্য গয়নাগাটি আহরণ কর। তুমি তাতে তার বুক চিরে জাহাজ চলতে দেখ, যাতে তোমরা তার অনুগ্রহ অন্বেষণ কর এবং যাতে তোমরা কৃতভাতা প্রকাশ কর। (১৩) তিনি রান্ত্রিকে দিবসে প্রবিচ্ট করেন এবং দিবসকে রাত্রিতে প্রবিচ্ট করেন। তিনি সূর্য ও চন্তকে কাজে নিয়োজিত করেছেন। প্রত্যেকটি আবর্তন করে এক নিদিল্ট মেয়াদ পর্যন্ত। ইনি আলাহ্; ভোমা-দের পালনকর্তা, সাম্রাজ্য তাঁরই। তাঁর পরিবর্তে তোমরা খাদেরকে ডাক, ভারা তুচ্ছ খেজুর জাটিরও অধিকারী নয়। (১৪) তোমরা ভাদেরকে ভাকলে ভারা ভোমাদের সে ডাক গুনে না। গুনলেও তোমাদের ডাকে সাড়া দের না। কিরামতের দিন তারা তোমাদের শিরক অন্থীকার করবে। বস্তুত আলাহ্র ন্যায় তোমাকে কেউ অবহিত করতে পারবে না।

#### তফসীরের সার-সংক্রেপ

আলাহ্ ( এমন সক্ষম যে, তিনিই বৃষ্টির পূর্বে ) বারু প্রেরণ করেন, অতপর বায়ু মেঘমালাকে চালিয়ে নিয়ে যায়। ( সূরা রামে এর অবস্থা বণিত হয়েছে )। অতপর আমি মেঘমালাকে ওক ভূ-খণ্ডের দিকে পরিচালিত করি ( ফলে সেখানে বৃষ্টিপাত হয় )। অতপর আমি তম্বারা (অর্থাৎ রুল্টির পানি বারা) ভূ-খণ্ডকে (উডিদ্ দারা ) সঞ্জীবিত করি । (ভূ-খণ্ডকে যেমন তার উপযুক্ত জীবন দান করি ) তেমনি-ভাবে (কিয়ামতে মানুষের) পুনরুপ্তান হবে। (অর্থাৎ তাদের উপযুক্ত জীবন তাদেরকে দান করা হবে। এখানে তুলনার অভিন্ন বিষয় হচ্ছে, উভয়ের মধ্যে একটি লয়প্রাপ্ত বৈশিস্ট্য ফিরিয়ে আনা। ভূ-খণ্ডের মধ্যে উদ্ভিদের ক্রমবিকাশ ফিরিয়ে আনা হয়, আর মানব দেহে ফিরিয়ে আনা হয় আছা। তওহীদের প্রমাণ প্রসঙ্গে হাশর ও নশরের এই বিষয়বস্ত বণিত হয়েছে। এই পুনরুখানের সাথে সঙ্গতিসম্পন্ন আরেকটি বিষয় এই যে, কিয়ামতে যখন জীবিত হতে হবে, তখন সেখানকার লাশ্ছনা ও অব-মাননা থেকে আত্মরক্ষার চিন্তা করা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে মুশরিকরা শয়তানের ধোঁকায় পড়ে স্বহন্ত নিমিত মৃতিকে সম্মান লাভের উপায় স্থির করে রেখেছিল। তারা वक्र عند الله عقد الله वक्ष و كُو عَنْ عَنْدُ الله वक्ष و عَنْدَ الله عقد الله عقد الله সুপারিশকারী—জাগতিক প্রয়োজনেও এবং কিয়ামতে কিছু হলে পরকালীন মুজির सताछ। जुता मित्रसम जाबार वालन, أَنْخُذُ وَا مِنْ دُونِ اللهِ الله 🖰 🗝 — এ সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে।) যে ব্যক্তি (পরকান্ধে) সম্মান কামনা করে (পরকাল নিশ্চিত বিধায় এমন কামনা করা আবশ্যকও বটে--ভার উচিত আলাত্র কাছে সম্মান প্রার্থনা করা। কেননা) সমস্ত সম্মান (সভাগতভাবে) আল্লাহ্রই। (অন্যদের সম্মান অসভাগতভাবে হয়ে থাকে। অসভাগত বিষয় সর্বদা সভাগত বিষয়ের মুখাপেক্ষী হয়। সুতরাং সম্মানের ব্যাপারে সবাই আলাহ্র মুখাপেক্ষী। বস্তুত আল্লাহ্র কাছ থেকে সম্মান লাভের পছা হল কথায় ও কাজে তাঁর আনুগত্য করা। আল্লাহ্ তাই পছন্দ করেন। সেমতে ) সংবাক্য তাঁর কাছে পৌছে ( অর্থাৎ তিনি তা কবূল করেন) এবং সৎকর্ম তাকে পৌছায়। (সৎবাকা বলে কলেমায়ে তওহীদ ও আল্লাহ্র যিকির-আযকার এবং সৎকর্ম বলে আন্তরিক বিশ্বাস এবং প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য যাবতীয় সাধুকর্মকে বোঝানো হয়েছে। সূতরাং মর্মার্থ দাঁড়াল এই যে, কলেমায়ে তওহীদ ও যিকির-আযকারকে আল্লাহ্র কাছে গ্রহণীয় করার উপায় হচ্ছে

সংকর্ম। এখানে মূলত প্রহণীয় হওয়া ও পূর্ণরাপে প্রহণীয় হওয়া উভয়াটি বোঝানো হয়েছে। সেমতে যাবতীয় সংবাক্য প্রহণীয় হওয়ার জন্য মূলত আন্তরিক বিশ্বাস ও ঈমান অপরিহার্য শর্ত , এছাড়া কোন যিকির প্রহণীয় নয়। পক্ষান্তরে সংবাক্য পূর্ণরাপে প্রহণীয় হওয়ার জন্য শর্ত নয়। কেননা কাসিক ব্যক্তি সংবাক্য বললে তাও প্রহণীয় হয় , কিন্ত পূর্ণরাপে প্রহণীয় হয় না। সূত্রাং এওলো যখন আল্লাহ্র পছ্লনীয়, তখন যে ব্যক্তি এওলো অবলম্বন করের, সে সম্মান লাভ করবে।) আর যারা ( এর বিপরীত পছা অবলম্বন করে আগনার বিরোধিতা করছে, যা আল্লাহ্ তা'আলারই বিরোধিতা এবং আপনার বিরুদ্ধে ) মন্দ্রার্থির চক্রান্তে লেগে আছে, তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শান্তি। ( এ শান্তি তাদের লাঞ্জ্বনার কারণ হবে। তাদের স্থানিতি মূতি তাদেরকে মোটেই সম্মান দিতে পারবে না। বরং উল্টো তাদের বিরুদ্ধে চলে যাবে। আল্লাহ্ তা'আলা সূরা মরিরমে বলেন.

ক্রিটির ক্র

আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে। তওহীদ ভাপনকারী দিতীয় বহিঃপ্রকাশ এই যে, ) আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে ( অর্থাৎ তোমাদের মূল আদমকে ) মৃত্তিকা থেকে, অতপর (পুরোপুরিভাবে ) বীর্ষ থেকে সৃল্টি করেছেন। অতপর ভোমাদেরকে যুগল ( অর্থাৎ কিছু পুরুষ ও কিছু স্ত্রী) সৃষ্টি করেছেন। (এ হচ্ছে তাঁর কুদরত। এখন জান দেখ--- )কোন নারী পর্ভধারণ করে না এবং সন্তান প্রসব করে না ; কিন্তু সবই তাঁর ভাতসারে হয়। ( অর্থাৎ তিনি পূর্ব থেকে সব ভাত থাকেন। অনুরূপভাবে ) কারও বয়স বেশি (নিধারণ) করা হয় না এবং কারও বয়স কম (নিধারণ) করা হয় না, কিন্ত স্বাই লওহে মাহ্ফুষে লিখিত থাকে। (আলাহ্ তা'আলা ভীয় আদি ভান অনুষায়ী তা লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন। এজন্য আশ্চর্যবোধ করো নাযে, সংঘটিত হওয়ার পূর্বে সব ঘটনা কিরাপে নিধারণ করা সম্ভবপর হল ? কেননা ) এটা আছা-হ্র জন্য সহজ । ( কারণ, তাঁর সভাগত ভানের আওতার অতীত ও ভবিষ্যত যাবতীয় ঘটনা একইরূপে বিদ্যমান রয়েছে। অতপর কুদরতের আরও দলীল শোন ঃ পানি একই উপাদান সত্ত্বেও তাতে বিভিন্ন দু'টি প্রকার সৃষ্টি করা হয়েছে।) দুটি সমুদ্র সমান নয়, (বরং) একটি মিঠা তৃষ্ণা নিবারক, (হাদয়গ্রাহী হওয়ার কারণে) সুপেয় এবং অপরটি লোনা, খর। ( এটিও কুদরতের অভিনৰ বস্তু। আরও কতক দলীল কুদরত ভাগনকারী হওয়ার সাথে সাথে নিয়ামতও ভাগন করে। উদাহরণত

তোমরা প্রত্যেক দরিয়া থেকে (মৎস্য শিকার করে, তার) তাজা গোশত আহার কর এবং গ**রনা** ( অর্থাৎ মোতি ) বের কর, যা তোমরা পরিধান কর। (হে স**ঘো**ধিত ব্যক্তি, ) তুমি দেখ যে, জাহাজগুলো পানির বুক চিরে তাতে চলাফেরা করে, যাতে তোমরা (এদের সাহায্যে সফর করে) আলাত্র রিষিক অন্বেষণ কর এবং (রিষিক অন্বেষণ করে আল্লাহ্র) কৃত্তভাতা প্রকাশ কর। (এছাড়া আরও বহু নিয়ামত রয়েছে। ষেমন,) তিনি রান্তিকে (অর্থাৎ তার অংশকে) দিবসের মাঝে (অর্থাৎ তার অংশের মাঝে ) চুকিয়ে দেন এবং দিবসকে রান্নির মধ্যে ঢোকান । ( এতে দিবারান্নির স্থাস-র্দ্ধি সম্পর্কিত উপকারিতা অজিত হয়। আরও নিয়ামত এই যে,) তিনি সূর্য ও চন্দুকে কাজে নিয়োজিত করেছেন । প্রত্যেকটি নিদিন্ট মেয়াদ (কিয়ামত) পর্যন্ত আবর্তন করে। তিনিই আল্লাহ্ ( যার এই অবহা ) তোমাদের পালনকর্তা। সামাজ্য ভারই তাঁর পরিবর্তে তোমরা যাদেরকে ডাক, তারা তুচ্ছ খেজুর জাঁটি পরিমাণ ক্ষমতাও রাখে না। (জড় উপাস্যদের মধ্যে ব্যাপারটি সুস্প্রভান ষেস্ব উপাস্য প্রাণী তারাও সরাসরি ও সভাগতভাবে ক্ষমতার অধিকারী নয়। তাদের অবস্থা এই যে,) তোমরা তাদেরকে আহ্বান করলে (একেতো) তারা শোনে না । (জড় উপাস্যদের মধ্যে শোনার যোগ্যতাই নেই। প্রাণীরা মারা গেলে তাদের প্রবণ জরুরী ও স্থায়ী নয়—আলাহ্ ইন্ছা করলে ওনিয়ে দেন, ইচ্ছা না করলে শোনান না।) যদি ওনেও নেয়, তবে তোমাদের ডাকে সাড়া দেয় না। কিয়ামতের দিন তারা তোমাদের শিরক অন্বীকার করবে। (যেমন, এক আয়াতে আছে—ূ مَا كَا نُوا اِيًّا نَا يَعْبِدُ وَ अक আয়াতে আছে আমি বা বলেছি, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। কেননা আমি সত্যাসত্যের পূর্ণ খবর রাখি। অভএব) ধ্বরদার আলাহ্র ন্যায় তোমাকে কেউ অবহিত করতে পারবে না। (সুতরাং আমার বজুব্য সূর্বাধিক নিভূর্ন )।

#### আনুষ্টিক ভাতৰা বিষয়

ইংকির প্রান্তির বিশ্বাস ভাপন করলে তার জেনে রাখা উচিত যে, তা আরাহ ব্যতীত অন্য কারও সাথ্যে নেই। তারা যাদেরকে উপাস্য সাব্যন্ত করেছে অথবা সম্মান পাওয়ার আশায় যাদের সাথে বরুত্ব স্থাসন করে রেখেছে, তারা কাউকে সম্মান পিতে পারে না। আলোচ্য আয়াতে আয়াহ্ তা'আয়ার নিকট থেকে সম্মান ও ক্ষমতা লাভের পহা বণিত হয়েছে। এই পহার দু'টি অংশের প্রথমটি হচ্ছে সংবাক্য অর্থাৎ কলেমায়ে তাওহীদ এবং আয়াহ্র সভা ও ভণাবলীর জান। আর দিতীয় অংশ সংকর্ম। অর্থাৎ অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তদনুযায়ী শরীয়তের অনুসরণে কর্ম সম্পাদন করা। হযরত শাহ্ আবদুল কাদির (র) 'মুমেহল কোরআনে' বলেন, সম্মান লাভের এই ব্যবস্থাপর সম্পূর্ণ নির্ভুল ও পরীক্ষিত। তবে লর্ড এই য়ে, আয়াহ্র

ষিকির ও সংকর্ম যথারীতি ছায়ী হতে হবে। নিদিস্ট সময়সীমা পর্যন্ত ছায়ীভাবে এই যিকির ও সংকর্ম করনে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ইহ ও পরকালে জক্ষয় ও অতুলনীয় সম্মান দান করেন।

আলাত্র দিকে আরোহণ করে এবং সৎকর্ম তাঁকে পৌছার। 

ত্রিত্ত বিক্রের আরোহণ করে এবং সৎকর্ম তাঁকে পৌছার।

বাক্যের ব্যাকরণিক প্রকরণে কয়েকটি সম্ভাব্যতা বিদ্যমান রয়েছে এবং প্রত্যেক সম্ভাব্যতার দিক দিয়ে বাক্যের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হয়ে থাকে। তফসীরবিদগণ এসব সম্ভাব্যতার প্রক্ষাপটে এর ভিন্ন ভিন্ন তফসীর করেছেন। তফসীরের সার-সংক্রেপে প্রথম সম্ভাবনা অনুযায়ী তরজনা করা হয়েছে য়ে, সৎবাক্য আলাহ্র দিকে আরোহণ করে, কিন্তু তার উপায় হয় সৎকর্ম। হয়রত ইবনে আক্রাস, হাসান বসরী, ইবনে ভ্রায়ের, মুজাহিদ, য়াহহাক শহ্র ইবনে হাওশব প্রমুখ অধিকাংশ তফসীরবিদ্ধ এ অর্থই প্রহণ করেছেন। তাঁরা বলেন, আল্লাহ্র দিকে আরোহণ করা ও করানোর অর্থ আলাহ্র কাছে কবুল হওয়া। তাই এ বাক্যের সারমর্ম এই য়ে, কলেমায়ে তওহাদ হোক অথবা অন্য কোন ফির্রু-তসবীহ্ই হোক—কোনটিই সৎকর্ম ব্যতিরেকে আলাহ্র দরবারে কবুল হয় না। সৎকর্মের প্রধান অংশ হচ্ছে আদ্মিক বিশ্বাস। অর্থাৎ আলাহ্ ও তাঁর তওহাদে বিশ্বাস ছাপন করা। এটি ব্যতীত কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' কিংবা অন্য কোন যিকির মকবুল নয়।

সংকর্মের জন্যানা জংশ হচ্ছে নামাষ, রোষা ইত্যাদি সম্পাদন এবং হারাম ও মকরহে কর্ম বর্জন। এসব কর্মও পূর্ণরাপে কবৃল হওয়া শর্ত। অতএব, যে ব্যক্তি অন্তরে ঈমান ও বিশ্বাস রাখে না, সে মুখে যতই কলেমায়ে তওহীদ উচ্চারণ করুক—আলাহ্ তা'আলার কাছে কিছুই কবৃল হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অন্তরে ঈমান ও বিশ্বাস রাখে, কিন্তু জন্যানা সংকর্ম সম্পাদন করে না অথবা তাতে রুটি করে, তার যিকির ও কালেমায়ে তওহীদ সম্পূর্ণ বিনম্ট হবে না, বরং সে চিরকালীন আযাব থেকে মুক্তি গাবে এবং সে পরিপূর্ণ কব্লিয়ত লাভ করতে পারবে না। ফলে সংকর্ম বর্জন ও রুটি পরিমাণে আযাব ভোগ করবে।

এক হাদীসে রস্কুলাহ (সা) বলেন, আলাহ তা'আলা কোন কথাকে কাজ হাড়া এবং কোন কথা ও কাজকে নিয়ত হাড়া এবং কোন কথা, কাজ ও নিয়তকে সুন্নত অনুযায়ী না হওয়া পর্যন্ত কবুল করেন না——( কুরতুৰী )

স্তরাং বোঝা যাচ্ছে যে, যে কোন কাজ সুন্নত অনুষায়ী হওয়া তা পূর্ণরূপে কবুল হওয়ার শর্ত। কথা, কর্ম ও নিয়ত গ্রভৃতি ঠিক হওয়ার পর যদি কর্মপন্থা সুন্নত মুতাবিক নাহয়, তবে সেওলো পূর্ণরূপে কবুল হবে না।

कान कान एकजीवकात उभरताज वाकात वाकात वाकात शक्त वदे वर्ताहन था, عمل صالح عرف عربة فعول अवर كلم طيب इराइ ضمير فاعل भरमत ير فعلا

ভাতএব ভার্ম এই যে, সংবাক্য সংকর্মকে আরোহণ করায় ও পৌছায়। ভার্মাৎ কবূল-যোগ্য করে। এটা প্রথম ভার্মের সম্পূর্ণ বিপরীত। এর সারমর্ম এই হবে যে, যে ব্যক্তি সংকর্মের সাথে বেশি পরিমাণে আলাহ্র যিকিরও করে, তার এই যিকির তার কর্মকে সুশোভিত সুদার ও কবূলযোগ্য করে তোলে।

বান্তৰ সভ্য এই যে, কলেমায়ে তাওহীদ ও তাসবীহ যেমন সংকর্ম ব্যতীত যথেতি নয়, তেমনি সংকর্ম এবং আল্লাহ্র হকুম-আহকাম ও নিষেধাভাসমূহ মেনে চলাও যিকির ব্যতীত ফুটে উঠে না; প্রচুর যিকিরই সংকর্মকে শোভনীয় ও গ্রহণযোগ্য করে থাকে।

তফসীরবিদের মতে এ আরাতের মর্ম এই যে, আলাহ্ তা'আলা যাকে দীর্ঘ জীবন দান করেন, তা পূর্বেই লওহে মাহফুষে লিখিত রয়েছে। অনুরাগজ্ঞাবে বন্ধ জীবনও পূর্ব থেকে লওহে মাহফুষে লিখিবছ থাকে। যার সারমর্ম দাঁড়াল এই যে, এখানে ব্যক্তিবিশেষের জীবনের দীর্ঘতা বা হুবতা বোঝানো উদ্দেশ্য নয়। বরং গোটা মানব-জাতি সন্দর্কে আলোচনা করা হয়েছে যে, তাদের কাউকে দীর্ঘ জীবন দান করা হয় এবং কাউকে তার চেয়ে কম। ইবনে কাসীর হয়রত ইবনে আক্রাস থেকে এই তফসীর বর্ণনা করেছেন। জাসসাস, হাসান বসরী ও যাহ্ছাক প্রমুখের মতও তাই। কেউ কেউ বলেন, যদি আয়াতের অর্থ একই ব্যক্তির বয়সের হাসবৃদ্ধি ধরে নেওয়া যায়. তবে বয়স হাস করার উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তির বয়স আলাহ্ তা'আলা যা লিখে দিয়েছেন, তা নিশ্চিত কিন্ত এই নিদিশ্ট বয়ক্রম থেকে একদিন অতিবাহিত হলে একদিন হাস পায়, দু'দিন অতিবাহিত হলে দু'দিন হাস পায়। এমনিভাবে প্রতিটি দিন ও প্রতিটি নিঃবাস তার জীবনকে হাস করতে থাকে। এই তফসীর লা'বী, ইবনে জ্বায়র, আৰু মালিক, ইবনে আতিয়া ও সৃদ্ধী থেকে বণিত আছে।
——( রাহল মা'জানী ) এ বিষয়বন্তটি নিম্নাক্ত কবিতায় বাজ্ঞ করা হয়েছে ঃ

न्य एंडिक न्या अंकि न्या अंकि न्या अंकि न्या अंकि विश्वास्त्र नाम। कालि वस्तर अकि व्यक्ति विश्वास्त्र नाम। कालि वस्तर अकि व्यक्ति विश्वास्त्र नाम। कालि वस्तर अकि व्यक्ति विश्वास्त्र नाम।

আন্দ্রীয়-বন্ধনের সাথে সধ্যবহারের ফরে জীবন দীর্ঘ হয়। কিন্তু অপর এক হাদীস এর উদ্দেশ্য পরিষ্কার করে দিয়েছে। হাদীস্টি এই ঃ

ইবনে আবী হাতেমের রেওয়ায়েতে হয়রত আবুদারদা (রা) বলেন, আমরা রস্লুলাহ (সা)-র সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করলে তিনি বলেন, (বয়স তো আলাহ তা'আলার কাছে একই বলে নির্দিন্ট ও অবধারিত) নির্দিন্ট সে মেয়াদ পূর্ণ হয়ে গেলে কাউকে এক মুহূত্ও অবকাশ দেওয়া হয় না। তবে জীবন দীর্ঘ হওয়ার অর্থ এই যে, আলাহ্ তা'আলা তাকে সংকর্মপরায়ণ সন্তান-সন্ততি দান করেন। তারা সে ব্যক্তির জন্য দোয়া করতে থাকে। সে না থাকলেও কবরে তাদের দোয়া পেতে থাকে। (অর্থাৎ মৃত্যুর পরও সে জীবিতাবছার ন্যায় ফায়দা লাভ করতে থাকে। ফলে তার বয়স যেন বেড়েগেল। ইবনে কাসীর উভয় রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন।) সারকথা, যে সব হাদীসে কোন কোন কর্ম সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এওলো সম্পাদন করলে বয়স বেড়ে যায়, সেওলোর অর্থ বয়সেরের বয়কত ও কল্যাণ বৃদ্ধি পাওয়া।

অর্থাৎ লোনা ও মিঠা উভয় দরিয়া থেকে তোমরা তাজা গোশত অর্থাৎ মৎস্য খাওয়ার জন্য পাও। আয়াতে মৎস্যকে গোশত বলে অভিহিত করার মধ্যে ইলিত পাওয়া যায় যে, মৎস্য আপনা-আপনি হালাল গোশত—একে যবেহ্ করার প্রয়োজন হয় না। ছল-ভাগের অন্যান্য জন্ত এর বিপরীত। সেগুলো যবেহ্ না করা পর্যন্ত হালাল হয় না। মাছের বেলায় এটা শর্ত নয় বিধায় তা যেন তৈরি গোশত। শব্দেয় অর্থ গয়না। এখানে মোতি বোঝানো হয়েছে। আয়াত থেকে জানা গেল য়ে, মোতি য়েমন লোনা দরিয়ায় পাওয়া যায় তেমনি মিঠা দরিয়াতেও পাওয়া যায়। অথচ প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত মত এই য়ে, মোতি লোনা দরিয়াতেই উৎপন্ন হয়। সত্য এই য়ে, উভয় প্রকার দরিয়াতে মোতি উৎপন্ন হয়। কোরআনের ভাষা থেকে তাই জানা যায়। তবে মিঠা দরিয়াতে কম এবং লোনা দরিয়াতে অনেক বেশি উৎপন্ন হয়। এতেই খ্যাত হয়ে গেছে য়ে, মোতি কেবল লোনা দরিয়াতেই পাওয়া যায়।

শব্দে পুংলিঙ্গ ব্যবহাত হওয়ায় ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, মোভি ব্যবহার করা পুরুষদের জন্যও জায়েয। কিন্তু স্বর্গ-রৌগ্য অলংকাররাপে ব্যবহার করা পুরুষ-দের জন্য জায়েয নয়।—( রাহল মা'আনী )

অর্থাৎ ভোমরা যে সমস্ত মৃতি, কতক নবী ও ফেরেশতার পূজা কর, বিগদ মৃহূর্তে

তাদেরকে আহ্বান করলে প্রথমত তারা ওনতেই পারবে না। কেননা মূতির মধ্যে দ্রবণের যোগ্যতাই নেই। নবী ও ফেরেশতাগণের মধ্যে যোগ্যতা থাকলেও তারা সর্বল্প বিদ্যান নয় এবং প্রত্যেকের কথা ওনে না। অতপর বলা হয়েছে, ফেরেশতা ও নবী যদি ধরে নেওয়ার পর্যায়ে ওনেও, তবে তারা তোমাদের আবেদন পূর্ণ করার ক্ষমতা রাখে না। আল্লাহ্ তা'আলার অনুমতি ব্যতিরেকে তারা তাঁর কাছে কারও জন্য সুপারিশও করতে পারে না।

মৃতদের প্রবণ সম্পক্তিত আলোচনা পূর্বে হয়ে গেছে। আলোচ্য আয়াত তার পক্ষেও নয়—বিপক্ষেও নয়। সূরা রামে এই আলোচনার বিস্তারিত প্রমাণাদি বণিত হয়েছে।

نُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَّا وَإِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ

(১৫) হে মানুষ, ভোমরা **আলাহ্র গল**প্ত। আর **আলাহ্, তিনি অভাব**মুক, প্রশংসিত। (১৬) তিনি **ইচ্ছা** করলে তোমাদেরকে বিলুণ্ড করে এক নডুন সৃ<mark>ষ্টির</mark> উভব করবেন। (১৭) এটা আল্লাহ্র পক্ষে কঠিন নয়। (১৮) কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না। কেউ যদি তার ওরভার বহন করতে অন্যকে আহ্বান করে কেউ তা বহন করবে না---ষদি সে নিকটবতী আছীয়ও হয়। আগনি কেবল তাদেরকে সতর্ক করেন, যারা তাদের পালনকর্তাকে না দেখেও ভয় করে এবং নামায় কায়েম করে। যে কেউ নিজের সংশোধন করে, সে সংশোধন করে, কল্যাণের জন্য। ভালাহ্র নিকটই সকলের প্রত্যাবর্তন। (১৯) দুল্টিমান ও দুল্টিহীন সমান নয়। (২০) সমান নয় অজকার ও জালো। (২১) সমান নর ছায়া ও তপ্তরোদ। (২২) জারও সমান নর জীবিতও মৃত। আলাহ্ প্রবণ করান যাকে ইচ্ছা। আগনি কবরে শায়িতদেরকে ওনাতে সক্ষম নন। (২৩) আপনি তো কেবল একজন সত্তৰ্ককারী। (২৪) আমি আপনাকে সত্যধৰ্মসহ পাঠিয়েছি সংশাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। এমন কোন সম্পুদায় নেই যাতে সতর্ককারী আসেনি। (২৫) তারা ষদি আপনার প্রতি মিখ্যারোপ করে, তাদের পূর্ববর্তীরাও মিখ্যারোপ করেছিল। তাদের কাছে তাদের রসূলগণ স্পত্ট নিদর্শন, সহীকা এবং উজ্জ্বল কিতাবসহ এসেছিলেন। (২৬) অতপর আমি কাফিরদেরকে ধৃত করেছিলাম। কেমন ছিল আমার আ্যাব।

#### তফ্সীরের সার-সংক্রেপ

ৈহে মানুষ, তোমরা আল্লাহ্র গলগুহ। আর আল্লাহ্, তিনি (যে) অভাবমুক্ত, ( এবং ছরং ) যাবতীয় সৌন্দর্যমন্তিত। ( সূতরাং তোমাদের মুখাপেক্ষিতা দেখে তোমাদেরকে তওহীদ ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। তোমরা তা না মানঙ্গে নিজেদেরই ক্ষতি করবে। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় সতার দিক দিয়ে অভাবমুক্ত ও স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার কারণে তোমাদের অথবা তোমাদের কর্মের মুখাপেক্ষী নন। কাজেই তাঁর কোন ক্ষতির আশংকা নেই। কুফরের কারণে যে ক্ষতি হওয়ার আশংকা রয়েছে, আল্লাহ, তা'আলা এ মুহূর্তেই তাও দূর করতে সক্ষম। সেমতে) তিনি ইব্ছা করনে (কুফরের শান্তিবরূপ) ভোলাদেরকে বিলুপ্ত করে দেবেন এবং এক নতুন সৃষ্টির উভব করবেন, (যারা তোমাদের মত কুঞ্চর করবে না )। এটা আছাহ্র জন্য কঠিন নয়। (কিন্তু বিশেষ কল্যাণের লক্ষ্যে অবকাশ দিয়ে রেখেছেন। মোটকথা, এখানকার অকল্যাণ কেবল সঞ্চাবনারই পর্যায়ভুজ । কিন্তু কিয়ামতে তা অবশাই সংঘটিত হবে। তখন অবস্থা দাঁড়াবে এই যে, কেউ অপরের ( পাপের ) বোঝা বহন করবে না। ( নিজেতো কেউ কারও প্রতি লক্ষ্য করবেই না, এমন কি ) যদি কেউ তার ( পাপের ) ওরুভার বহন করতে অন্যকে আহ্বানও করে তবুও কেউ তা বহন করবে না যদিও সে ( অর্থাৎ আহ্ত ব্যক্তি আছ্বানকারীর ) নিকটাখীয় হয়। [ তখন কুষ্ণর ও মন্দকর্মের পূর্ণ ক্ষতি নিছেকেই ভোগ করতে হবে। এই তো পেল অন্থীকৃতি ভাগনকারীদের প্রতি ভীতি ক্সন্ত্রা অভপর রস্বুরাহ্ (সা)-কে সাম্থনা সেওয়া হয়েছে যে, জাপনি তাদের অবীকৃতি

দেখে দুঃখ ও পরিতাপ করবেন না। তারা একদিন এর শান্তি অবশ্যই ভোগ করবে।] আপনি কেবল তাদেরকে ( ফলপ্রসূ ) সতর্ক করেন, যারা তাদের পালনকর্তাকে না দেখে ভয় করে এবং নামাষ কায়েম করে। ( অর্থাৎ মু'মিনগণ। আপনার সতকীকরণে ভারাই উপকৃত হয় উপস্থিত ক্ষেদ্ধে অথবা ভবিষ্যতের দিক দিয়ে। উদ্দেশ্য এই যে, সত্যা-দেবৰী ব্যক্তিই লাভবান হয়। যারা সত্যাদেবৰী নয়, তাদের কাছ থেকে উপকার আশা করবেন না। আপনি তাদের কুষরের কারণে এত দুঃখ করেন কেন, ) যে ব্যক্তি (বিশ্বাস ছাপন করে শিরক ও কুষ্ণর থেকে) নিজেকে সংশোধন করে, সে নিজের ( উপকারের ) জন্যই সংশোধন করে। ( আর যে বিশ্বাস ছাপন করে না, সে পরকালে দুর্দশা ভোগ করবে । কেননা ) আল্লাহ্র নিকটই সকলের প্রত্যাবর্তন । ( সুতরাং উপ-কার হলে তাদেরই হবে। আগনি কেন দুঃখ করেন ? কাফিরদের ভান ও উপলব্ধি মু'মিনদের মত হোক, মু'মিনদের মত তারাও সত্য গ্রহণ করুক এবং সত্য গ্রহণের পার-লৌকিক ফলাফলে তারাও শরীক হোক—তাদের কাছ থেকে এমন আশা করা বৃধা। কেননা সত্য দর্শনে মু'মিনগণের দৃষ্টান্ত চক্ষুমানদের ন্যায়, আর সত্য উপল্থি না করার ব্যাপারে কাষ্ণিরদের উদাহরণ অন্ধের ন্যায়। অনুরূপভাবে মু'মিনের অবলম্বিত পথের দৃষ্টাভ আলোর ন্যায়; আর কাফিরের অবলম্বিত পথের দৃষ্টাভ অন্ধকারের ন্যায়। وَ جَعَلْنَا لَكُ نُـوْرًا يَّـمُشِى بِـه فِي النَّاسِ كَمَنْ : प्रमन, खाबार बरतन :

জারাত ইত্যাদির উদাহরণ সুশীতল ছারার মত এবং কুফরের ফলবরাগ অজিত ভারার মত এবং কুফরের ফলবরাগ অজিত জাহারাম প্রভৃতির উদাহরণ প্রথম রেরির ন্যায়, ষেমন আল্লাহ্ বলেন, -- فَاللَّ مُحْدُ وُ دُ - - - فَاللَّ مُحْدُ وُ دُ - - - وَالْمَالُونَ مُوْدُ وَ دُ - - - وَالْمَالُونَ وَالْمُونُ وَالْمُؤْمِنُ وَلْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُعُمُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤُمِنُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُعُمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُعُمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤُمِ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُؤُمِ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وا

বলা বাহল্য,) অন্ধ ও চক্ষুমান সমান নয়, অন্ধকার ও আলো সমান নয় এবং ছায়া ও রৌদ্র সমান নয়। (কাজেই তাদের ও মুমিনদের ভান ও উপলব্ধি সমান হবে না। এবং তাদের পথ ও ফলাফলও সমান হবে না। মুমিন ও কাফিরের মধ্যে তফাৎ জীবিত ও মৃতের নাায়। সুতরাং তারা সমান নয় কথাটি এভাবেও বাজে করা যায় বে,) জীবিত ও মৃত সমান নয়। (তারা যখন মৃত, তখন মৃতকে জীবিত করা আন্তাহ্র কাজ; বান্দার কাজ নয়। অভএব, আন্তাহ্ তা'আলা তাদেরকে হিদায়ত করলে তা ভিম্ন কথা। কেননা) আন্তাহ্ মাকে ইচ্ছা ল্রবণ করান। (আপনার চেল্টায় তারা সত্য গ্রহণ করবে না। কেননা তারা মৃতের মত। আর) আপনি কবরত্বদারকে শোনাতে সক্ষম নন। (কিন্ত তারা না মানলে) আপনি দুঃখ করবেন না। কেননা আপনি তো (কাফিরদের জন্য) কেবল সভর্ককারী। (তারা মেনেও নিক, এটা আপনার দায়িত্ব নয়। আপনার সতর্ক করা নিজের পক্ষ থেকে নয়, য়েমন কাফিররা বলত; বরং আমার পক্ষ থেকে। কেননা) আমিই আপনাকে সত্যধর্মসহ

À.

11

্মুসলমানদের জন্য ) সুসংবাদ দাতা এব্রু কাফিরদের জন্য ) সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি। (এ প্রেরণও কোন অভিনব বিষয় নয়, যেমন কাফিরুরা বলত। বরং) এমন কোন সম্পুদায় নেই, যাদের মধ্যে কোন সতর্ককারী হয়নি। তারা যদি আগনার প্রতি মিথ্যারোপ করে, তবে (আপনি কাফিরুদের সাথে অভীত পয়পয়য়রগণের ব্যাপার সমরণ করে মনকে সাম্পুনা দিন। কেননা) তাদের পূর্ববর্তীরাও (সমসাময়িক পয়পয়য়গণের প্রতি ) মিথ্যারোপ করেছিল। তাদের কাছেও তাদের রসূলগণ স্পত্ট মু'জিয়া, সহীয়া ও উজ্জ্ব কিতাবসহ আগমন করেছিল। (অর্থাৎ কেউ সহীয়া, কেউ বড় গ্রন্থ এবং কেউ ওধু নবুয়ত সত্যায়নের জন্য মু'জিযাসহ আগমন করেছিল। বিশিক্ষিমান পূর্বেই পয়গয়রগণ এনেছিলেন । অতপর (তারা যখন মিথ্যারোপ করেল, ভখন) আফি কাফিরদেরকে ধৃত করেছি। (দেখ,) কিরাপ ছিল আমার আঘাব। (এমনিস্কারে সময় এলে তাদেরকে শাভি দেব ১)

#### আনুষ্টিক ভাতব্য বিষয়

ভাষাৰ কিয়ামতের দিন কোন মানুষ জন্য আশৃংষর পাগভার করতে পারবে নাল প্রত্যেককে নিজের বোঝা নিজেই বহন করতে হবে। সূরা আনকাবৃতে বলা হয়েছে : ﴿ وَلَا يُعْلَى الْكُمْ وَا ثَقَا لُهُمْ وَا ثَقَا لُالْمُ عَدِ :

করবে এবং তৎসহ তাদের বোঝাও বহন করবে, মাদেরকে পথস্রত্ট করেছিল। এর অর্থ এমন নয় যে, যাদেরকে পথস্রত্ট করেছিল, তাদের বোঝা তারা কিছুটা হালকা করে দেবে, বরং তাদের বোঝা তাদের উপর পুরোপুরিই থাকবে। কিন্তু পথস্রত্টকারীদের অপরাধ বিশ্বপ্র হওয়ার কারবে তাদের বোঝাও বিশুণ হরে মাবে—একটি পথস্রত্ট হওয়ার ও অপরটি পথস্রত্ট করার। অতএব উভয় আয়াতে কোন বৈপরীতা নেই।

হযরত ইকরিমা উল্লিখিত আয়াতের তক্ষ্মীর প্রস্তুপ্ন বলেন, সেদিন এক পিতা তার পূলকে বলবে, তুমি জান যে, আমি তোমার প্রতি কেমন স্নেহশীল ও সদয় পিতা ছিলাম। পূল বীকার করে বলবে, নিশ্চয় আগনার ঋণ অসংখ্য। আমার জন্য পূথি-বীতে অনেক কল্ট সহা করেছেন। অতপর পিতা বলবে, বৎস আজ আমি তোমার মুখাপেক্ষী। তোমার পূণ্যসমূহের মধ্য থেকে আমাকে ষৎসামান্য দিয়ে দাও এতে আমার মুক্তি হয়ে যাবে। পূল বলবে, পিতা আপনি সামান্য বস্তুই চেয়েছেন—কিন্তু আমি কিকরব, যদি আমি তা আপনাকে দিয়ে দেই, তবে আমারও যে সে অবস্থা হবে। অতএব আমি অক্ষম। অতপর সে তার সহধর্মিনীকেও এই কথা বলবে যে, দুনিয়াতে আমি

1 1/0

ভোমার জন্য সবকিছু বিসর্জন দিয়েছি। জাজ ভোমার সামান্য পুণ্য আমি চাই। তা দিয়ে দাও। সহধ্যিনীও পুরের অনুরাপ জওয়াব দেবে।

কাছ থেকে পালাতে থাকবে। পালানো অর্থ এই যে, সে আশংকা করেই, না জানি কোথাও তারা তাদের পাপভার তার উপর চাপিয়ে দেয় অথবা কোন পুণ্য চেয়ে বদে।
—( ইবনে কাসীর)

কুন্তি। তুঁ কুন্তু কুন্তু কুন্তু কুন্তু কাফিরদেরকৈ কুলের সাথে একং মু'মিনগণকে জীবিতদের সাথে তুলনা করা হয়েছে। এরই সাথে সামজ্বসা রেখে তুলনা করা হয়েছে। এরই সাথে সামজ্বসা রেখে কুন্তু কুন্তু কুন্তু লোক) এর অর্থ হবে কাফ্রির। উদ্দেশ্য এই যে, আপনি ষেমন মৃতদেরকে শোনাতে পারেন না, তেমনি এই জীবিত কাফিরদেরও বোঝাতে পারবেন না।

র আয়াত পরিকার করে দিয়েছে যে, এখানে প্রবণ করানোর অর্থ উপকারী ও কার্যকররপে লোনানো। নতুবা সাধারণভাবে কাফিরদেরকে সর্বদাই লোনানো হত। রস্লুরাহ্ (সা) যা প্রচার করতেন, তা তারা ওনত। তাই আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আপনি মৃতদেরকে হক কথা ওনিয়ে যেমন সৎপথে আনতে পারেন না। করিণ, তারা পরকালে চলে গেছে, সেখানে ঈমানের স্থীকারোজি ধর্তব্য নয়—তেমনি কাফিরদেরকেও সৎপথে আনা সম্ভবপর নয়। এতে প্রমাণিত হল যে, আয়াতে "মৃতদেরকে শোনাতে পারবেন না" বলে ফলপ্রসূ শোনানো বোঝানো হয়েছে, যার কারণে প্রোতা মিথাপথ ত্যাগ করে সৎপথ অবলম্বন করে। এতে পরিকার হয়ে গেল যে, মৃতদেরকে শোনানো সম্পক্তিত আলোচনার সাথে এই আয়াতের কোন সম্পর্ক নেই। মৃতরা জীবিতদের কথা

ন্তনে কিনা, তা পৃথক বিষয় এবং এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সূরী রাম ও সূরা নমলে করা হয়েছে।

اَلَوْ تَرَانَ اللهَ اَنْزَلَ مِنَ التَّمَا أِمَا أَء فَاخْرَ خِنَابِه ثَمَرُ إِنَّ مُخْتُلِفًا النَّهُ الْوَانُهَا وَعَهَ إِبِيْبُ الْوَانُهَ كَذَالِكُ اللهُ وَاللهُ وَلَهُ وَاللهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَ

(২৭) জুমি কি দেখনি আলাহ্ আকাশ থেকে বৃষ্টিবর্ষণ করেন, অতুপর তাজারা আমি বিভিন্ন বর্ণের ফলমূল উদগত করি। পর্বতসমূহের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন বর্ণের গিরিপথ—সাদা, লাল ও নিকষ কালো কৃষ্ণ; (২৮) অনুরপভাবে বিভিন্ন বর্ণের মানুষ, জন্ত চতুষ্পদ প্রাণী রয়েছে। আলাহ্র বাদ্দাদের মধ্যে ভানীরাই কেবল তাঁকে ভন্ন করে। নিশ্চর আলাহ্ পরাক্রমণীল ক্ষমাময়।

#### তফসীরের সার-সংক্রেপ

(হে সমোধিত ব্যক্তি)। তুমি কি লক্ষা করনি, আল্লাহ্ আরুলাশ থেকে বৃতিট বর্ষণ করেছেন, অতপর আমি পানি দ্বারা বিভিন্ন বর্ণের ফলমূল উল্পত করেছি (তা একই রক্ম হোক অথবা বিভিন্ন প্রকারের ফল বিভিন্ন বর্ণের।) পাহাড়সমূহেরও বিভিন্ন বর্ণের অংশ রয়েছে, তল্মধ্যে কিছু সাদা, কিছু লাল (অতপর ওর ও লোহিতেরও) বিভিন্ন বর্ণ রয়েছে (কতক শুব ওর ও শুব লাল, কতক হালকা ওর ও হালকা লাল) এবং (কতক না আল্লার বরং) গভীর কাল। এমনিভাবে কতক মানুষ জীবজর ও বিচিন্ন বর্ণের চতুল্পদ প্রাণীও রয়েছে। ক্থনও বিভিন্ন প্রকারে বিভিন্ন বর্ণ হয় এবং কোন সময় একই প্রকারে বিভিন্ন বর্ণ হয় । যারা কুদরতের দলীলাদি সম্পর্কে চিভা করে, তারা আলাহ্র মহিমা সম্পর্কে ভান লাভ করে এবং) আলাহ্ তা'আলাকে সে সব বান্দাই ভয় করে, যারা (তাঁর মহিমা সম্পর্কে) ভান রাখে। (ভান যদি কেবল বিশ্বাসগত ও বুদ্ধিপ্রসূত হয়, তবে ভয়ও হালের থাকবে। ফলে এর অন্যথা দেখলে স্থানবন্ত ঘূলা ও কল্ট হবে।) বান্ধবিকই আলাহ্ (বিভান করা জরুরী। কেননা হারা তাঁকে ভয় করে তিনি তাদের গোনাহ্) ক্ষমাকারী।

#### আনুষ্ঠিক ভাতব্য বিষয়

আয়াতসমূহের পূর্বাপর সম্পর্কঃ কেউ কেউ বলেন, এসব আয়াতে তওহীদের বিষয়বস্তুর দিকে প্রত্যাবর্তন করা হয়েছে এবং তা প্রাকৃতিক প্রমাণাদি দারা প্রমাণ করা হয়েছে। আরার কেউ কেউ বলেন, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মানুষের বিভিন্ন অবছা ও তার উপমা বর্ণনা প্রসাল— - و المناور و النظل و لا المناور و المن

ক্লম্লের أَكُلا فَ الْوان কলম্লের أَكُلا فَ الْوان কলম্লের أَكُلا فَ الْوان কলম্লের منمو ب منحنلف المراب করাকরণিক প্রকরণের দিক দিয়ে অবস্থাভাগক বানিয়ে অবস্থাভাগক বানিয়ে অবস্থাভাগক বানিয়ে তুলুলদ প্রাণী ইত্যাদির المنافذ অধাব করা হয়েছে। অতপর পাহাড়, মানুষ, চতুলুলদ প্রাণী ইত্যাদির তথা বর্ণ-বৈচিক্রাকে مرفوع করা হয়েছে। অত বর্ণ-বৈচিক্রাকে অব্যার হয়েছে। এতে ইনিত থাকতে পায়ে যে, ফলম্লের বর্ণ-বৈচিক্রা এক অবস্থায় স্থির থাকে না-প্রাভিনিয়তই পরিবভিত হডে থাকে। কিন্তু পাহাড়, মানুষ ও জীবজন্তর বর্ণ সাধারণত অপরিবভিত থাকে।

9-3

আর পর্বতের ক্ষেত্রে টাট্ট বলা হয়েছে। ১১ট্ শক্টি ইট্ট এর বহুবচন। এর প্রসিদ্ধ অর্থ হোট গিরিপথ, যাকে ১১ট্ট ও বলা হয়। কেউ কেউ ই ট্ট এর অর্থ নিয়েছেন অংশ বা খণ্ড। উভয় অবস্থার উদ্দেশ্য পাহাড়ের বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন বর্ণবিশিষ্ট হওয়া। এতে সর্বপ্রথম সাদা ও সর্বশেষে কাল রও উল্লেখ করা হয়েছে। মাবাখানে লাল উল্লেখ করে ১১টিটা বিল্লা হয়েছে। এতে ইন্সিত থাকতে পারে

যে, দুনিয়াতে আসল বর্ণ দু'টি—সাদা ও কাল। অবশিষ্ট সব বর্ণ এ দুটির বিভিন্ন স্তারের সংমিত্রণে গঠিত হয়।

-अधिकारन एकजीव - كَذْ لِكَ إِنَّمَا يَتَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَا ١ ١ الْعَلْمَا عُ

বিদের মতে এখানে کُنْ لِک শব্দের পর বিরতি রয়েছে যা এ বিষয়ের আলামত যে, এটা পূর্ববর্তী বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ সৃত্টবস্তুসমূহকে বিভিন্ন প্রকারে ও বর্ণে প্রভাসহকারে সৃষ্টি করা আল্লাহ্ তা'আলার অসীম শক্তি ও প্রভার উজ্জ্ব নিদর্শন।

কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে বোঝা বায় যে, আ শব্দের সম্পর্ক পরবর্তী বাক্যের সাথে। অর্থাৎ কলমূল, পাহাড়, মানুষ ও জীবজর সর্বদা বিভিন্ন রকম। কেউ এর সর্বোচ্চ মর্যাদা অর্জন করে এবং কেউ কম। এটা ভানের উপর নির্ভরশীল। যার ভান যে প্রায়ের তার আল্লাহ্-ভীতিও সে প্রায়ের হয়ে থাকে।—(রাহল-মাজানী)

পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে

পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে

পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে

এতে নকী করীম (সা)-কে সান্ত্রনা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছিল য়ে, আপনার সতকী-করণ ও প্রচারের উপকার তারাই লাভ করে, যারা না দেখে আলাহ্ তা'আলাকে ভয় করে। এর সাথে সংগতি রেখে আলোচ্য বিশ্ব বিষমন কাফির ও তাদের অবহা আলোচ্ত হয়েছে, যারা আলাহ্ভীতি অর্জন করেছে। পূর্বে ষেমন কাফির ও তাদের অবহা আলোচ্ত হয়েছে, তেমনি এখানে ওলী-আলাহ্গণের প্রসঙ্গ আলোচনা করা হয়েছে।

গমটি আরবীতে সীমাবদ্ধতা বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। তাই এ বাক্যের বাহ্যিক অর্থ এই য়ে, কেবল আলিম ও ভানিগণই আলাহ্বেকে ভয় করে। কিন্তু ইব্রনে আভিল্লা প্রমুখ তক্ষসীরবিদ বলেন, বিশ্ব বিমন সীমাবদ্ধতার অর্থ প্রকাশ করে তেমনি কারও বৈশিল্ট্য বর্ণনায়ও এটি ব্যবহৃত হয়। এখানে তাই বোঝানো হয়েছে।

অর্থাও আলাহ্ভীতি আলিমগণের বিশেষ ও অপরিহার্য বৈশিল্ট্য। সূত্রাং যে আলিম নয় তার মধ্যে আলাহ্ভীতি না থাকা জরুরী হয় না।—(বাহরে-মূহীত, আরু হাইয়ান)

আয়াতে দুক্তি বলে এমন লোক বোঝানো হয়েছে, যারা আল্লাহ্ তা'আলার সভা ও ওণাবলী সম্পর্কে সম্যক অবগত এবং পৃথিবীর সৃষ্টবস্ত সামগ্রী, তার পরিবর্তন-পরিবর্ধন ও আলাহ্র দয়া-করণা নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করেন। কেবল আরবী ভাষা, ব্যাকরণ-অলংকারাদি সম্পর্কে ভানী ব্যক্তিকেই কোরআনের পরিভাষায় আলিম বলা হয় না, যে পর্যন্ত সে আল্লাহ্র মারেকত উপরোজকাপে অর্জন না করে।

এ আয়াতে তফসীর প্রসঙ্গে হাসান বসরী (র) বলেন, সে ব্যক্তিই আলিম যে একান্তেও জনসমক্ষে আল্লাহ্কে ভয় করে, আল্লাহ্ যা পছন্দ করেন, তা কামনা করে এবং আল্লাহ্ যা অপছন্দ করেন, সে তাকে ঘুণা করে।

ু হ্যরত আবদুলাহ্ ইবনে মসউদ (রা) বলেন,

ज्ञां العلم بكثرة الحديث ولكن العلم بكثرة الخشية अवार العلم بكثرة الحديث ولكن العلم بكثرة الخشية صوفاء معتمة وا مدمة रामीज पूण्ड केंद्र तिश्वा ज्ञानिक कथा वता ४व्म नज्ञ वत्तर जिल्लानिक हेत्य वा जोजार्ज ज्ञानमुखा। সারকথা, যার মধ্যে যে পরিমাণ আল্লাহ্ডীতি হবে, সে সেই পরিমাণ আলিম হবে। আহমদ ইবনে সালেহ মিসরী বলেন, অধিক রেওয়ারেত ও অধিক ভান ছারা আল্লাহ্ভীতির পরিচয় পাওয়া যায় না , বরং কোরআন ও সুল্লাহ্র অনুসরণ ছারা এর পরিচয় পাওয়া যায়।—( ইবনে-কাসীর )

শার্থ শিহাব্দীন সোহরাওয়ার্দি (র) বলেন—এ আয়াতে ইঞ্জিত পাওয়া যায় যে, যার মধ্যে আলাহ্ভীতি নেই, সে আলিম নয়।—( মামহারী )

প্রাচীন মনীষিগণের উজ্জির মধ্যেও এর সমর্থন পাওয়া ষায়।

र्यत्र त्रवी' हैवत्त जानाज (त्रा) वाह्मतः الم ينخش فليس بعا لم अर्था९ य जाह्माह्त ज्ञ कर्तत्र ना, ज जाह्मिय नत्र । मूजाहिन (त्र) वरहन क्ष्मिया नत्र । من خشى الله المالم من خشى الله من

সাদ ইবনে ইবরাহীমকে কেউ জিভাসা করল, মদীনায় সর্বাধিক আলিম কে? তিনি বল্লেন, اَنْقَا هَمْ لُو بِكَ অর্থাৎ যে তার পালনকর্তাকে সর্বাধিক ভয় করে।

হযরত আলী মুর্ত্যা (রা) ফকীহ্ও আলিমের সংজা নিম্নরূপ নির্ধারণ করেছেন ঃ

ان الفقية حق الفقية من لم يقنط الناس من رحبة الله ولم يرخص لهم في معاصى الله تعالى ولم يومنهم من عناب الله تعالى ولم يدع القرآن رغبة عنه الى غيرة انه الكيرفي عبارة الاعلم فيها والاعلم الفقة فيه والا قراء لا الا المدينة ال

অর্থাৎ পূর্ণ ফকীহ সে ব্যক্তি, যে মানুষকে আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ করে না, তাদেরকে গোনাহ্ করার অনুমতি দেয় না, আল্লাহ্র আয়াব থেকে নিশ্চিত্ত করে না এবং কোরআন পরিত্যাগ করে অন্য কোন বিষয়ের প্রতি উৎসাহিতও করে না। তিনি আরও বলেন, ইলম ব্যতীত ইবাদতে কোন কল্লাণ নেই, ফেকাহ্ ব্যতীত ইলমের কোন কল্লাণ নেই এবং নিবিল্টতা ব্যতিরেকে কোরআন পাঠ করার মধ্যেও কোন কল্লাণ নেই (কুরতুবী)

আল্লাহ্র ভয় নেই , এমনও তো অনেক আলিম দেখা যায়—উপরোজ বজাবার পরিপ্রেক্ষিতে এরপ বলার আর অবকাশ নেই। কেননা উপরের বর্ণনা থেকে জানা গেল যে, আল্লাহ্র কাছে কেবল আরবী জানার নাম ইলম এবং যে তা জানে তার নাম আলিম নয়। যার মধ্যে আল্লাহ্র ভয় নেই, কোরআনের পরিভাষায় সে আলিমই নয়। তবে এই ভয় কোন সময় কেবল বিশ্বাসগত ও যৌজিক হয়ে থাকে। এর কারণে মানুষ নিজের উপর জার দিয়ে শরীয়তের বিধিনিষেধ পালন করে। আবার কখনও এই ভয় বদ্দ্দল অভ্যাসের পর্যায়ে পৌছে যায়। এ পর্যায়ে শরীয়তের অনুসরণ মক্ষাগত বাগার হার বার েএই দুই ওরের ভরের মধ্যে প্রথমটি অবলয়ন করার আদেশ দেওয়া হারকে এবং এটা জারিমের জন্য জরুরী। বিভীয়টি অবলয়ন করা উত্তর জরুরী নয়। —(ব্যানুল-কোর্জান)

نَيْهَا مِنْ اسْأُورُمِنُ ذَهِبِ وَلُوْلُوا ۚ وَلِبَاشُعَمُ لْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي مَ أَذُهَبَ عَثَا الْحَزَنَ ﴿ إِنَّ رَبِّهَ لَغَفُورٌ شَكُورُ وَ أَحُلُنَا ۚ دَارَالْمُقَامَةِ مِنْ فَضَٰلِهِ ﴿ لَا يَكَشُنَا فِيهُمَا نَصَبُ وَلَا فُوْنَ فِنْهَا وَيُنَّا أَخُوخِنَا نَعْيَلُ صَالِحًا غَيْرُ الَّذِي يُ كُنَّا نَعْمَ

<sup>(</sup>২৯) যারা আলাহ্র কিতাব পাঠ করে, নামায কারেম করে এবং আমি যা দিয়েছি, তা থেকে শোপনে ও ক্রমাণ্ডে কয় করে, জায়া উমিন ব্যবসা আশা করে,

ৰাতে কখনও লোকসান হাবে না। (৩০) পরিণামে ভাদেরকে ভালাহ্ তাদের**ু সও**য়াব পুরোপুরি দেবেন<sup>্ত</sup> এবং নিজ অনুহাহে আরও বেশী দেখেন। নিশ্চর ডিনি আম<del>ানীটা</del>, ওণপ্রাহী। (৩১) আমি আগনার প্রতি যে কিতাব প্রত্যাদেশ করেছি, তা সত্য—— পূর্বভী কিতাবের সত্যায়নকারী। নিশ্চয় ভালাহ্ তাঁর বান্দাদের ব্যাপারে স্ব ভানেন, দেখেন। (৩২) অভগ্রে আমি কিতাবের অধিকারী করেছি ভাদেরকৈ বাদেরক আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে মুনানীত করেছি। তাদের কেউ কেউ নিজের প্রতি অত্যাচারী, কেউ মধ্যগন্ধা অবলম্মকারী এবং তালের মধ্যে কেউ কেউ আর্জাক্র নির্দেশক্রমে কল্যাপের পথে এপিয়ে গেছে। এটাই মহা অনুসহ। (১৩) তারী প্রবেশ করবে বসবাসের জালাতে। তথার তারা বর্ণনির্মিট, মোতি ধটিত কংকন ছারা জলং-ৰুত হবে। সেধানে তাদের পোশকে হবে রেশমের। (৩৪) জার তারা বলবে—সমস্ত প্রশংসা আরাহ্র, মিনি আমাদের দুট্র দূর করেছেন। নিশ্চর আমাদের পারনকতী ক্ষৰাশীল, ওপগ্ৰাহী। (৩৫) যিনি খীয় অনুগ্ৰহে আমাদেরকে বসবাসের পুহে খান पिस्त्रहरून, छथात्र कॅण्डे बागारमदाक म्मर्न करत ना अवर म्मर्न करते ना क्रांडि। (७७) ভার ঘারা কক্ষির হয়েছে, তাদের জন্য রয়েছে জাহালামের জাগুন। ভালেরকে মৃত্যুর আদেশও দেয়া হবে না যে, তারা মরে যাবে এবং তাদের থেকে তার শান্তিও জীঘন করা হবেনা। আমি প্রত্যেক অকুষ্ঠজকে এ ভাবেই শান্তি দিয়ে থাকি। (৩৭) সেখানে তারা আর্তিটীংকার করে বলবে, হৈ আমাদের পালনকর্তা, বের করুন আমাদেরকে, জামরা সংকাজ করব, পূর্বে যা করতাম, তা করব নাঙু (জালাহ্ বলুবেন,) জামি কি তোমাদেরকে এতটা বয়স দেইনি, যাতে যা চিভা করার বিষয় চিভা করতে পারতে? অধ্য তাদের কাছে স্তর্ককারীও প্রাণমন করেছিল। প্রত্তরত আবাদন কর। স্থালিস-দের জন্য কোন সাহাব্যকারী নেই। 🗀

#### তফসীরের ্সারু-সংক্ষেপ

ষারা আরাহর কিতাব (অর্থাৎ কোরআন কার্যকরভাবে) পাঠ করে এবং (বৈশিন্ট্য ও নিয়মের সাথে) নামায কারেম করে এবং আমি যা দিয়েছি, তাথেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে (যথাসভব) ব্যর করে, তারা (আরাহ্র ওয়াদার কারণে) এমন (চির লাভজনক) ব্যবসার আশা করে, যাড়ে কখনও মন্দা দেখা দেবে না। (কেননা, এ ব্যবসারের রেতা কোন সৃন্টজীব নয়, যারা এক সময় সওদার মূল্য দেয় এবং এক সময় দেয় না। বরং এর খরিদার য়য়ং আরাহ্ তা আরা। তিনি অবশাই ওয়াদা অনুষার্মী আত্মরার্থের প্রেক্ষিতে নয়, বরং তাদের উপকারার্থেই এর মূল্য দেবেন।) পরিণামে তাদেরকে তাদের (কর্মের) সওয়াবও পুরোপুরি দেবেন (যা অভপর ক্রিটানে তাদেরকে তাদের (কর্মের) এবং (সওয়াব ব্যতীত) খ্রীয় অনুগ্রহে আরও বেশী দেবেন। (উদাহরণত এক পুণ্যের দশঙ্গ বেশী সওয়াব সেবেন। যেমন

ge in

আहार বলেন—[ब्री पर्क वर्जि केंग्री धेंड वर्जि केंग्री केंग्री

<del>ওপ্রাহী। (্ফলে ডাদের কর্মে ক্রুটি থাকলেও প্রতিদানের অতিরিক্ত পুরকারও দেবেন।</del> ক্রেরজ্ঞান প্রাকের অন্তদশ মেনে চলার কারণে জারা এই সওয়াব 🤟 অনুগ্রহ পাবে। কেন-না, ) আমি আপনার প্রতি ষে কিতাব (কোরআন ) প্রত্যাদেশ করেছি, তা সম্পূর্ণ সত্য ( এবং এ অর্থে ) পূর্ববহী কিতাবের সত্যায়নকারী, ( যে, সেওয়ো মূলত আলাহ্র পক্ষ থেকেই অবতীর্ণ, যদিও পরে বিকৃত হয়ে গেছে। মোটকথা, কোর্লান সর্বতোভাবে পূর্ণ। যেহেতু) আলাহ্ তা'আলা তার বান্দাদের (ুঅবস্থার ) পূর্ণ খবর রাখেন (৩ তাদের কল্যাণের প্রতি ) নযর রাখেন। ( তাই এ সময়ে এরূপ কিতাব নাযিল করাই প্রভার পরিচায়ক ছিল। পূর্ণ কিতাব পালনকারী পূর্ণ প্রতিদানেরই যোগ্য:। আসল সঙ্যাব ও অতিরিক্ত অনুগ্রহ হল্পে এই পূর্ণ প্রতিদান। সুতরাং এই সঙ্গাব ও অনুগ্রহ পৌহানোর জ্ন্য আমি এ কিতাব প্রথমে আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি ) অতপর সে কিতাব এমন সব লোকের হাতে পৌছে দিচ্ছি যাদেরকে আমি আমার ( সারা জাইানের ) বান্দা-দের মধ্য থেকে ( ঈমানের দিক দিয়ে ) মনোনীত করেছি। ( এর অর্থ মুসলিম সম্পুদায় । তারা ঈমানের দিক দিয়ে সারা বিষে জীলাঁহ তা'আলাঁর প্রদশ্নীয় **ইদি**ও ভাদের কৈউ কেউ কুকর্মের কারণে তির্কার্যোগ্যও বটে। অর্থাৎ আমি মুসলমান-পেরকে কিতাবের অধিকারী করেছি।) অতপর ( এই মনোনীত ব্য**ক্তিব**র্গ তিনভাগে বিভক্ত—) তাদের কেউ তো (পোনাহ্ করে) নিজের প্রতি জুলুম করেছে, কেউ (গোনাইও করে না এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত ইবাদতও করে না ) মধ্যপন্থী এবং কেউ আলাহ্র তওফীকৈ কল্যাণকর কাজে এগিয়ে যায়। ( অর্থাৎ গোনাহ্ থেকেও বেঁচে थारक अयर केन्द्रायत पारेरेन जामन केन्नात हिण्मर केर्ना। मिष्टिकथा, जामि अरे जिन রকম মুসলমানকে কিতাবের অধিকারী করেছি।) এটা (অর্থাৎ এমন পূর্ণ কিতাবের অধিকারী কর্মআ**রাত্**র ) মহা অনুগ্রহ। (কোরণ, এই কিতাৰ আমক করার দৌ**ল**তে ছারা অত্যধিক পুরক্ষার ও সওয়াবের যোগ্য হবে। অতপর এই পুরক্ষার ও সওয়ার বণিত হচ্ছে যে, ) তা ( অর্থাৎ পুরস্কার ও সওয়াব ) বসবাসের জানাত, যাতে তারু। প্রবেশ করবে। তথায় তারা বর্ণ নিমিত ও মুক্তা খচিত কংকন দারা অলংকৃত হবে। जिथार्त्न जामित श्री दानर्भात्र क्षेत्र विकास क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र লাখ লাখ শোকর, যিনি (চিরতরে) আমাদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করেছেন। নিশ্চয় জামাদের পালমকর্তা অতাৰ ক্ষমাশীল, ওপগ্রাহী, যিনি স্বীয় অনুগ্রহে জার্মীদেরকে চিরকাল বর্সবীসের গৃহে ছান দিয়েছেন, তথার আর্সীদৈরকে কোন কল্ট স্পর্ণ কর্মী না এবং ক্লান্তিও স্পর্শ করবে না। (এ হচ্ছে তাদের জবিছা, যারা কিতাব মেনে চলে।) আর স্থারা ( এর বিপরীতে ) কান্ধির, তাদের জন্ম রয়েছে জাহালামের আন্তন। না তাদেরকে নৃষ্টুর ফরসালা: দেওরা হবি:যাতে তারা মরে যাবে ( এবং মরে মুক্তি পেয়ে যাবে ) আর ৰাংগোলের থেকে জাহান্নামের শান্তি লাঘৰ কলা হবে। আমি প্রভ্যেক কাঞ্চিরকে এমনি

1.4

শান্তি দিয়ে থাকি। তারা সেখানে ( অর্থাৎ জাহায়ামে পতিত অবস্থায় ) আর্ত চিৎকার করে বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা আমাদেরকৈ ( এখান খেকে ) বের করেন। ( এখন ) আমরাভাল (ভাল ) কাজ করব, পূর্বে যা করতাম, তা কবর না। ( ইর-লাদ হবে, ) আমি কি তোমাদেরকে এমন বরস দেইমি, খাতে যার বোঝার, সে বোঝারে গারিতাে? (কেবল বরস দিয়েই শেষ করিনি; বরং ) তোমাদের কাছে ( আমার শিক্ত খেকে ) সতক্রকারী (পরসমর) ও সৌছেছিল ( প্রত্যক্র কিংবা পরোক্ষভাবে; কিন্ত তোমরা কোন কার কার কার কার কার কার ভালে আমি তো অসন্তাহির কারণে সাহায্য করব না। অনারা অক্ষমতার কারণে সাহায্য করবে না।)

1 9 1

۶

. .

#### আনুষ্টিক ভাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী এক আয়াতে আলাহ্ তত্ত্ব-জানী হক্কানী আলিমগণের একটি বৈশিল্টা — আলাহ্র প্রতি ভয় সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছিল। বিষয়টির সম্পর্ক অভরের সাথে। আলোচা প্রথম আয়াতে ভাদেরই এমন কতিপয় ওল-বৈশিল্টা বুলিত হচ্ছে, যেওলার সম্পর্ক দৈহিক অল-প্রতালের আয়ে। অর্থাৎ এওলো অল-প্রতালের মাধ্যমে আদায় করা হয়। তেথাধ্যে প্রথম ওল হচ্ছে তিলাওয়াতে-কোর্জান। আয়াতে এমন লোকদেরকে বোর্জানা হয়েছে, যায়া নিয়মিচভাবে সর্বদা কোর্জান ভিলাওয়াত করে। ১০০ প্রামিক সম্পর্ক বিয়য়িছন। অর্থাৎ তারা ক্রিয়াকের্মে হিলত করে। কেউ কেউ এর আভিধানিক সর্বান্ত নিয়েছেন। অর্থাৎ তারা ক্রিয়াকের্মে কোর্জানের জন্ত্রবল করেন্ কিন্ত প্রথম অর্থাই অপ্রকান তাবে পূর্বাপর উদ্দেশ্য দৃষ্টে এটাও নিয়িছ্ট যে, সে তিলাওয়াত ধর্ত্বা, যা কোর্জান অনুসারে কর্ম সহকারে হয়। কিন্তু ভিলাওয়াত শব্দটি ক্রিমিক অর্থাই ধর্তবা হলেন হয়। কিন্তু ভিলাওয়াত শব্দটি ক্রিমিক অর্থাই ধর্তবা হলেন হয়ন ক্রিমানিক করেন স্বান্ত বির্বাহ্ব করে। বির্বাহিক ইবনে আবদুল্লাহ্ (দ্বা) বলেন, নির্বাহিক বর্মাই হিসেই প্রতাহ্ব করে।

বিতীয় ওণ নামায় কায়েম করা এবং তৃতীয় ওণ আছাহের পথে অর্থ বায় করা। এর সাথে 'পোপনে ও প্রকাশ্যে' বলে ইনিত করা হয়েছে যে, রিয়া থেকে আমারদ্ধার জন্ম অধিকাংশ ইবাদেত গোপনে করাই উত্ম। কিন্ত ধর্মীয় উপমোগিতার কারণে মাঝে মান্ত প্রকাশ্যে করাও জকরী হয়ে মায়। মেমুন, মিনারে আমান দিয়ে অধিকতর লোক সমাগমের বাবছা করে জমাআছে নামুদ্ধি জানায় করার বিধান রয়েছে। এমনিজারে অপ্রকে উৎসাহিত করার জন্য নামে আলহের প্রকাশ্যে বিধান রয়েছে। এমনিজারে অপ্রকে উৎসাহিত করার জন্য নামের আলহের প্রকাশ্যে বিদাপণ কলেন, করা জক্তরী হয়ে যার। নামায় ও আল্লাহ্র পথে ব্যরের জেন্তে ফিকাহ্বিদাপণ কলেন, করা, ওয়া-জিব ও সূরতে অ্যালাবাহ হলে প্রকাশ্যে করা উত্তরা এছাড়া নকল নামায় ও সফল বায় গোপনে করাই বাঞ্চছনীয়।

আয়াতে অর্থ হচ্ছে যে, তারা এমন এক ব্যবসায়ের প্রার্থী, যাতে রোকলানের আশংকা নেই। প্রার্থী বলে ইন্নিত করা হয়েছে দুনিয়াতে মু'মিনের জন্য কোন সংকাজে সওয়াব সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার অবকাশ নেই। কেননা, পূর্ণ ক্ষমা ও বখশিশ কেবল মানুষের কর্মের বিনিময়েই সভবপর নয়। মানুষ যত কর্মই করুক আল্লাহ্র মহিমা ও প্রাপ্য ইবাদতের পক্ষে তা যথেল্ট হতে পারে না। কাজেই আল্লাহ্র কুপা ও অনুগ্রহ ব্যতিরেকে কারও মানফিরাত হবে না। এক হাদীসে তাই বলা হয়েছে। এছাড়া অনেক সংকর্মে গোপন শরতানী অথবা রিপুগত চক্রান্তও শামিল হয়ে বায়। ফলে সে সংকর্ম কবুল হয় না। মাঝে মাঝে সংকর্মের পাশাপাশি কোন মন্দ কর্মও হয়ে বায় হা সংকর্ম কবুল হওয়ার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। তাই আয়াতে তি ক্রিটি করা হয়েছে যে, যারতীয় সংকর্ম সম্পাদন করার পরও মুক্তি ও উল্ল মর্যানা লাভে বিশ্বাসী হওয়ার অধিকার কারও নেই—বেশীর চেয়েবেশী আশাই করতে পারে।—(রাহ্কন্মাজানী)

সংকর্মের তুলনা ব্যবসায়ের সাথেঃ এ আয়াতে বণিত সংকর্মসমূহকে রাপক অর্থে ও উদাহরণখরাপ ব্যবসা বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। যেমন, অন্য এক জায়াতে ইমান ও আয়াহ্র প্থে জিহাদকে ব্যবসা বলা হয়েছে। আয়াতটি এই ই

هَلُ أَدُ لُكُمْ عَلَى تَجَا رَبِي تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَا بِ ٱلْيَمِ تُومَنُونَ بِاللهِ

وَ رَسُولِهُ وَ تُنْجَا هِذُ وَنَ فِي سَبِيْلِ اللهِ بِا مُوَا لِكُمْ وَا تَفْسِكُمْ

সংকর্মের তুরনা ব্যবসায়ের সাথে এ অর্থে যে, ব্যবসায়ী ও আশায় পুঁজি বিনিরোগ করে যে, এতে তার পুঁজি বৃদ্ধি পাবে এবং মুনাফা অজিত হবে। কিন্তু দুনিয়ার প্রতিটি ব্যবসায়ে মুনাফার সাথে সাথে লোকসানেরও আশংকা থাকে। আলোচ্য আয়াতে ব্যবসায়ের সাথে পুঁলি বুলি পাবে এবং ইশারা করা হয়েছে যে, পরকালের এই ব্যবসায়ের সাথে কল্ট ও প্রম বীকার করে দুনিয়ার সাধারণ ব্যবসায়ের মূত কোন রার্জা করে না, বরং তারা এমন এক ব্যবসায়ের প্রাথী, যাতে কখনও লোকসান হয় না। ভারা প্রাথী—একথা বলে সূক্ষ্ম ইনিত করা হয়েছে, আলাহ্ তা আলা স্ব্রেট্ রাজা। তিনি প্রাথীদেরকে নিরাশ করবেন না, বরং তাদের প্রথনা পূর্ণ করকেন। প্রবর্তী বাক্ষে আরও বলা হয়েছে যে, তাদের আশা তো কেবল কর্মের পূর্ণ প্রতিদান প্রথমা পূর্বক্ষ আরও বলা হয়েছে যে, তাদের আশা তো কেবল কর্মের পূর্ণ প্রতিদান প্রথমা পূর্বক্ষ

সীমিজ কিন্তু আন্নাহ্ ভা'আলা ঘীয় কুপায় তাদের আশা অপেক্ষাও বেশি দান করবেন। বলা হয়েছেঃ

ত্র ক্রিন্ত ক্রিন্ত বিশ্ব বি

এই বেশির মধে। আল্লাহ্ তা'আলার সে ওরাদাও অন্তর্ভুল্প, যাতে বলা হয়েছে, মু'মিনের পুরকার আলাহ্ তা'আলা বহওণ বেশি দান করেন, যা কমপক্ষে কৃতকর্মের দল্ভণ এবং বেশির পক্ষে সাতৃশ ওণ বরং যা তার চেয়েও বেশি। অন্যান্য পাপীর জন্য মু'মিনের সুপারিশ কবুল করাও এ অতিরিক্ত অনুগ্রহের শামিল। এ অনুগ্রহের তকসীর প্রসঙ্গে হয়রত আলুলাহ্ ইবনে মসউদ (রা) রসূলুলাহ্ (সা) থেকে বর্ণনা করেন যে, মু'মিনের প্রতি লুনিয়াতে যে ব্যক্তি অনুগ্রহ করেছিল, পরকালে মু'মিন তার জন্য সুপারিশ করবে। ফলে জাহালামের যোগ্য হওয়া সল্বেত মু'মিনের সুপারিশে সে মুক্তি পাবে।—( মাহহারী )

াচাৰকাবাহল্য, সুপারিশ কেবল ঈমানদারের জন্য হতে পারবে, কাফিরের জন্য সুপারিশ করার অনুযতি কাউকে দেওয়া হবে না। এমনিভাবে জালাতে আলাহ্ তা'আলার দীদারও এ অতিরিক্ত অনুগ্রহের প্রধান অংশ।

পর সংযোগ ছাপনের জন্য ব্যবহাত হয়। ফলে বোঝা যায় পূর্বাপর উজয় বাক্য অভিন্নতথ বিশিল্ট হওয়া সত্ত্বেও ধারাবাহিকতা রক্ষা করে। পূর্ববর্তী বাক্যের বিষয়বন্ধ আগে
এবং দরবর্তী বাক্যের বিষয়বন্ধ পরে বোঝার। অতপর এই আগপাছ কখনও কালের
দিক দিয়ে এবং কখনও মর্যাদা ও ভরের দিক দিয়েও হয়ে থাকে। এ আয়াতে দি অব্যয়

ভারা পূর্বের আয়াতে বণিত ত্রিক বিশ্বর উপর তির বাক্যের উপর
হয়, আমি এই সত্য ও পূর্ববর্তী ঐশী কিতাবসমূহের সমর্থক কোরআন প্রথমে আপনার
কালে প্রত্যাদেশ করেছি। এরপর আমি আমার মনোনীত বান্দাদেরকেও এর অধিকারী
কারেছি। এখন এটা স্ক্রেন্টি যে, কোরআন ওহীর মাধ্যমে রস্বুলুলাই (সা)-র কাছে
প্রেরণ করা ঘর্ষাদা ও ভরের দিক দিয়ে অপ্রে এবং উভমতে মুহাত্মদাকৈ দান করা
পন্চাতে ইন্দেছি। উভমতকে কোরআনের অধিকারী করার অর্থ এও ইতে পারে যে, রস্বুন্
লাহ (সা) উভমতের জন্য অর্থ-কড়ি ও বিষয়-সম্পত্তির উভরাধিকার রেখে যাওয়ার
পরিবর্তে আল্লাহ্র কিতাব রেখে গেছেন। এক হাদীসেও সাক্য গাওয়া যায় যে, পর্যাদ্ধর

গণ দিরহাম ও দীনার উত্তরাধিকার রেখে যান না। তাঁরা উত্তরাধিকার ব্যরুপ ইলম বা জান রেখে যান। অন্য এক হাদীসে আলিম ও জানীগণকে পয়গম্বরগণের উত্তরাধিকারী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এরপ অর্থ নেওয়া হলে উপরোক্ত অগ্র-পশ্চাৎ কালের দিক দিয়েও হতে পারে। অর্থাৎ আমি এ কিতাব আগনাকে দান করেছি। অতপর আপনি তা উদ্মতের জন্য উত্তরাধিকার ব্যরুগ রেখেছেন। আয়াতে উত্তরাধিকারী করার অর্থ দান করা বোঝানো হয়েছে। একে উত্তরাধিকার শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, উত্তরাধিকারী ব্যক্তি যেমন কোন কর্ম ও চেল্টা ব্যতিরেকেই উত্তরাধিকার বৃত্ব লাভ করে তেমনি কোরআন পাকের এই ধনও মনোনীত বান্দাদেরকে কোন কর্ম ও চেল্টা ব্যতিরেকেই দান করা হয়েছে।

উত্মতে মুহাত্মদী বিশেষত জালিমগণের একটি ওরুত্বপূর্ণ বৈশিত্টা : এই

ত্রতা ত্রাধিকারী করেছেন। (অর্থাৎ আমার বাদ্যাদের মধ্য থেকে বাদেরকে আমি মনোনীত করেছি। অধিকাংশ তক্ষসীরবিদ এর অর্থ নিয়েছেন উদ্যতে মুহাল্মদী। এতে আলিমগণ প্রত্যক্ষভাবে এবং অন্যান্য মুসলমান আলিমগণের মধ্যছতায় এর অন্তর্ভু ত হয়ে যায়। হয়রত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বণিত আছে তিন্তু বিশ্বতী বলে উদ্যতে মুহাল্মদীকে বোঝানো হয়েছে। আলাহ তা'আলা তাদেরকে তার প্রত্যেকটি অবতীর্ণ কিতাবের উত্তরাধিকারী করেছেন। (অর্থাৎ কোরআন পূর্ববর্তী সমস্ত কিতাবের সমর্থক ও সংরক্ষক বিধায় সমস্ত ঐশীগ্রছের বিষয়বন্ধর সম্প্রিট। এর উত্তরাধিকারী হওয়া যেন সমস্ত আসমানী কিতাবেরই উত্তরাধিকারী হওয়া ।) অতপর হয়রত ইবনে আব্বাস বলেন ঃ

نظالمهم يغفر لنا و مقتصد هم يها سب حسا با يسهرا و سا بقهم يد خل النجنة بغير حساب -

অর্থাৎ এ উম্মতের জালিমদেরকেও শেষ পর্যন্ত ক্ষমা করা হবে মধ্যপদ্ধীদের হিসাব সহজ্ঞাবে নেওয়া হবে, আর যারা, সৎকর্মে অপ্রগামী তাদেরকে বিনা হিসাবে জায়াতে প্রবেশ করানো হবে ৷——( ইবনে কাসীর)

 অন্য এক আয়াতে আছে ঃ

আলোচ্য আয়াতে আলাহ্তা আলা উদ্মতে মুহাদ্মদীকে এই তা আর্থাৎ মনোন্
নয়নে পর্যাগ্রমাণের সাথে শরীক করে দিয়েছেন। তবে মনোনয়নের বিভিন্ন স্বর রয়েছে। পর্যাগ্রম ও ফেরেশতাগণের মনোনয়ন উচ্চস্তকে এবং উদ্মতে মুহাদ্মদীর মনোনয়ন এর পরের স্তরে হয়েছে।

खण्याल मुहाण्यानी जिन शकात : فَمِنْهِم مُقَنَّصُدُ وَمِنْهِم مُقَنَّصُدُ وَمِنْهِم طَا لِمِ لَنْفُسِكُ وَمِنْهُم مُقَنِّصُدُ وَمِنْهُم

এই বাক্যাটি প্রথমোজ বাক্যের ব্যাখ্যা। অর্থাৎ আমি যাদেরকে মনোনীত করে কোরআনরে অধিকারী করেছি, তারা তিন প্রকার। জালিম, মধ্যপন্থী ও সংকর্মে অগ্রগামী।

ইবনে কাসীর এই প্রকার্মারের তক্ষসীর এডাবৈ করেছেন ঃ জালিম সে ব্যক্তি যে কোন কোন করম ও ওরাজিব কাজে ছুটি করে এবং কোন কোন নিষিদ্ধ কাজেও জড়িত হয়ে পড়ে। মধ্যপহী সে ব্যক্তি যে সমস্ত করম ও ওরাজিব কর্ম সম্পাদন করে এবং যাবতীর নিষিদ্ধ কার্য থেকে বেঁচে থাকে , কিন্ত মাঝে মাঝে কোন কোন মোন্ডাহাব কাজ ছেড়ে দের এবং কোন কোন মকরাহ কাজে জড়িত হয়ে পড়ে। সৎকর্মে অগ্রগামী সে ব্যক্তি, যে যাবতীর ফর্ম, ওয়াজিব ও মোন্ডাহাব কর্ম সম্পাদন করে এবং যাবতীর হারাম ও মকরাহ কর্ম থেকে বেঁচে থাকে , কিন্ত কোন কোন মোবাহ বিষয় ইবাদতে ব্যাপ্ত থাকার কারণে অথবা হারাম সন্দেহে ছেড়ে দেয়।—( ইবনে কাসীর)

্রুন্যান্য ত্রুসীরবিদ এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন উজি বর্ণনা করেছেন। রাহল মা'আনীতে ভেজান্তিশটি উজি উল্লিখিত রয়েছে। কিন্তু চিন্তা করলে দেখা যায়, অধিকাংশ উজির সারমর্ম তাই, যা উপরে ইবনে কাসীর থেকে বণিত হয়েছে।

প্রকটি সন্দেহ ও তার জওয়াবঃ উল্লিখিত তফসীর থেকে প্রতীয়মান হয়ে গেল যে, জালিমও আলাহ তা'আলার মনোনীত বান্দাদের অন্তর্ভু তা। একে বাহাত অবান্তব মনে করে কেউ কেউ বলেছেন যে, জালিম উভ্মতে মুহাভ্মদী ও মনোনীতদের অন্তর্ভু কাম। অথচ অনেক সহীহ হাদীস দারা প্রমাণিত হয় যে, এ তিন প্রকার লোকই উভ্মতে মুহাভ্মদীর অন্তর্ভু এবং বিশিষ্টা ও লের বাইরে নয়। এটি হল উভ্মতে মুহাভ্মদীর মু'মিন বান্দাদের চূড়ার্ড বৈশিষ্টা ও শ্রেচছ। তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কার্মত ক্লু টিমুক, সেও এই মর্যাদার অন্তর্ভু তা। ইবনে কাসীর এ প্রস্ত্রে এ সম্পক্তিত সমুদ্র হাদীস সমাবেশ করেছেন। তল্পধ্যে কয়েকটি নিভ্নে উদ্ধৃত করা হল।

হক্ষাই আবু সাসদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন যে, রস্কুরাহ্ (সা) এ আরাতের একই এক কি তানটি প্রকার সম্পর্কে বলেছেন যে, তারা সমস্ত একই সরভুজ এবং জালাতী।—( ইমাম আহমদ, ইবনে কাসীর )

অর্থাৎ মাগফিরাত সবারই হবে এরং সবাই জালাতে প্রবেশ করবে। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, মর্যাদার দিক দিয়ে একজন অগরজন থেকে শ্রেষ্ঠ হবে না।

মসজিদে সৌহে হযরত আবুদারদাকে পূর্ব থেকে সেখানে অবছানুরত দেখতে পান।
ত্রিনি তাঁর বরাবরে গিয়ে বসে যান এবং এই দোয়া করতে থাকেনঃ
ত্রিনি তাঁর বরাবরে গিয়ে বসে যান এবং এই দোয়া করতে থাকেনঃ
ত্রাজ্ঞান্তর দায়র বায়রর গিয়ে বসে যান এবং এই দোয়া করতে থাকেনঃ
ত্রাজ্ঞান্তর আবরিক পেরেশানী দূর করুন, আমার প্রবাসী অবছাছ প্রতি দয়া করুন এবং আমারক একজন সংকর্মপরায়ণ সহচর দান করুন। (এখানে বক্তরণীয় যে, পূর্ববতী বুষুর্গ-গণের মধ্যে সংস্কার অবেষণ খুবই দরকারী বিষয় বলে গণা হত। তারা সংস্কাকে প্রধান লক্ষ্য ও বাষতীয় পেরেশানীর প্রতিকার মনে করে আলাহ তা আবার কাছে এর জন্য দোয়া করতেন।) আবুদারদা (রা) এই দোয়া ওনে বলজেন, আলমি দেয়োও অবেষণে সাকা হলে আমি এ ব্যাপারে আপনার চেয়ে অধিক ভাগ্যবান। (অর্থাৎ আলাহ তা আলা আমাকে আপনার মত সংস্কা চাওয়া ছাড়াই দান করেছেন।) তিনি আরও বললেন, আমি আপনার মত সংস্কা চাওয়া ছাড়াই দান করেছেন।) তিনি আরও বললেন, আমি আপনাক করিছে বর্ণনা করার স্যোস হয়নি। হাদীসটি এইঃ রসুলে করীম (সা)

এইঃ রসুলে করীম (সা)

ভারতিক আরা ত্রাল করীম (সা)

ভারতিকানি করিছেন। আমি আপনাক করিছে বর্ণনা করার স্যোস হয়নি। হাদীসটি

ভিনাওয়াত করে বলেছেন, এই ভিন রক্ষ লোকের মধ্যে সংকর্ম জন্ত্রশামীরা বিনা হিসাবে জারাতে প্রবেশ করকে, মধ্যপহীদের কাছ থেকে হালকা হিসাব মেওরা হবে এবং জারিম এছরে খুব দুঃখিত ও বিষয় হবে। অবশেষে সে-ও জারাতে প্রবেশাধিরার পোর বাবে। তাই পরবর্তী আরাতে বলা হরেছে:

আবিনা ক্রেমি নিটিন নিটিন নিটিন নিটিন নিটিন নিটিন নিটিন নিটিন নিটার করে দিরেছেন।

অর্থাৎ তারা বলবে, আরাহর শেকির,
বিনি আমাদের সমস্ত দুঃখ দূর করে দিরেছেন।

তিররানী বণিত হযরত আবদুরাহ ইবনে মস্ট্রদ (রা)-এর রেওয়ায়েতে রস্কুর্ছাহ্ (সা) বলেন, قد الا من هذه الا من هذه الا من هذه الا من هذه الا من عنوات و كلهم من هذه المناطقة و كلهم من هذه الا من عنوات و كلهم عنوات و كلهم من عنوات و كلهم م

ে াংআৰু দিউদ ওকবাংইবনে সাহবান হেনারী হস্কক বর্ণনা করেন্*্তি*নি হয়রত আরেশা (রা)-কে এই আয়াড়ের গুফসীর জিড়েস করলে তিনি ব্**ল**রেন্-ব্রক্তা এ ভিন প্রকার লোকই জারাতী। তাদের মধ্যে জপ্রগামী তারা, যারা রস্কুরাহ (সা)-র যমানার প্ররাত হয়ে গেছেন। তাদের জারাতী হওয়ার সাক্ষ্য যমং রসুলুরাহ (সা) দিয়েছেন। মিতাচারী বা মধ্যপছী তারা, যারা তাদের পদাক অনুসরণ করে পূর্ববতী-দের অনুসরণ করতে থাকবেন ও তাদের সাথে মিনিত হয়েছেন। অতপর আমাদের ও তোমাদের মত লোকেরা জালিমদের প্রায়ে রয়ে গেছি।

বিনয়ব্শত হয়রত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) নিজেকে তৃতীয় স্বর অর্থাৎ জালিমের পর্যায়ে গণ্য করেছেন। নভুবা সহীষ্ হাদীসসমূহের বর্ণনা অনুসায়ী তিনি অঞ্চামীদের প্রথম সারিয় একজন।

ইবনে জরীর মুহাদ্মদ ইবনে হান্টিয়া (র) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বর্লিন এ উদ্মত শ্বহ্যতপ্তাণ্ড উদ্মত। এর জালিমও ক্ষমাপ্রাণ্ড। মিডাচারী জালাতী এবং সংকাজে অপ্রসামী দল আলাভ্র কাছে উচ্চমর্যাদার অধিকারী।

মূহাত্মদ ইবনে আলী বাকের (রা) জালিয়ের তফসীরে বজেন ؛ الذى خلط صلاحا و اخرسيئا — অর্থাৎ যে বাজি সং-অরাৎ উভয় কর্মে সংমিত্রণ ঘট্টায় সে জালিম পর্যারভূক্ত ৷

উল্মতে মুহাল্মদীর আজিম সন্দানের শ্রেছ ঃ আলোচ্য আয়াতে আলাই তা আলা বলেছেন, আমি আমার মনোনীত রালাদেরকে আমার কিতাবের উত্তরাধিকারী করেছি। বলাবাহলা, আলাহ্র কিতাব ও রসূল (সা)-এর শিক্ষার প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকারী হচ্ছেন ওলামায়ে কিরাম। হাদীসেও বলা হয়েছে দিন্দি টা তি বিলাম প্রতাম বিলাম ও হাদীসের শিক্ষা প্রচারকে জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছেন এবং নির্চাসহকারে এ কর্তব্য পালন করে বাচ্ছেন, তারা আলাহ্ মনোনীত বালা ও ওলী। হয়রত সালাবা ইক্ষমে হাকাম (রা) বলিত রেওয়ারেতে রসূলুলাহ্ (সা) বলেন, কিয়ামতের দিন আলাই তা আলা আলিমগণকে সলোধন করে বলবেন, আমি তোমাদের বক্ষ আমার ভান ও প্রভা ও প্র এজন্য রেছেছিলাম যে, তোমনা যে কর্মই করনা কেন তোমাদেরকৈ ক্রমা করাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। উপরে বণিত হায়ছে যে, যার মধ্যে আলাহুর ভয় নেই, সে আলিমগণের তালিকাভুক্ত নয় , তাই আলাহ্ ভীতির রওে রঞ্জিত আলিমগণকেই এই সন্থোধন করা হবে। তাদের পক্ষে নিশ্চিত হয়েছে যে, যার মধ্যে আলাহুর ভয় সত্তবপর নয়। তবে মানুম হিসাবে তারাও মাঝে-মাঝে তুলাছুটি করেন। হাদীসে তাই বলা হয়েছে যে, তোমাদের কর্ম যেমনই হোক, মাগফিরাত তোমাদের জন্য অবধারিত।—
(ইবনে কার্মীর)

হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রা) বণিত রেওয়ায়েতে রস্লুল্লাহ্ (সাঁ) বিলেন, হাশরে আরাহ্ ভা'আলা সবাইকে একঃ করবেন, অভগর আলিসসমহে এক বিশেষ জায়গায় সমবেত করে বলবেন ঃ

انی لم اضع علمی نیکم الا لعلی بکم و لم اضع علمی نیکم الطن بکم انطلقوا قد غفرت لکم میر

অর্থাৎ আমি তোমাদের অন্তরে আমার ইলম এ জন্য রেখেছিলাম যে, আমি জানতাম (ও যে, তোমরা এই আমানতের হক আদার করবে।) তোমাদেরকে আষাব দেওরার জন্য তোমাদের বক্ষে আমি আমার ইলম রাখিনি। যাও, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম।—( মাযহারী )

ভাতব্যঃ আয়াতে সর্বপ্রথম জালিম, অতপর মিতাচারী বা মুধ্যপৃষ্টী ও সর্বশেষে সৎকর্মে অপ্রপামী উল্লিখিত হয়েছে। এই ধারাবাহিকতার কারণ সম্ভবত এই ষে, জালিমের সংখ্যা সর্বাধিক, তাদের চেয়ে কম মিতাচারী-মধ্যপৃষ্টী এবং আরও কম সৎকর্মে অপ্রপামী। রাদের সংখ্যা যেশি, তাদেরকে প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে।

ذَٰ لِكَ هُوَ الْغَضُّلُ الْكَبِيْرَ جَنَّاتُ مَدَّ نِ يَدَّ خَلُو نَهَا يَحَلَّوْنَ نِيهَا مِنَ اَ سَا ورَمِنْ ذَهِ مِ وَلَوْ لَكُمْ وَلَمْ نِيهَا حَرِيْرُ

জর্থাও ওরুতে আরাহ্ তা'আলা তাঁর মনোনীত বালাগণের মধ্যে তিন প্রকারের কথা উল্লেখ করেছেন। তারপর বলেছেন ঃ তা'আলার কথা অনুগ্রহ। প্রতিদান বরূপ তারা জারাতে যাবে, তাদেরকে স্থপের কংকন এবং মুক্তার অলংকার পরানো হবে। তাদের পোলাক হবে রেশমের।

পুনিয়াতে পুরুষদের জন্য বর্ণের জলংকার ও রেশমী পোশাক উভয়টি পরিধান করা হারাম। এর বিনিময়ে জালাতে তাদেরকে এসব বস্তু দেওয়া হবে। এরূপ বলা টিক্লভাবে না বে, জলংকার নারীর ভূষণ, পুরুষদের জন্য শোভনীয় নয়। কেননা দুনিয়ার স্বাধার সাথে জালাত ও পরকালের অবস্থার তুরনা করা একান্ত নির্বৃদ্ধিতা।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা)-র বর্ণিত রেওয়ায়েতে আছে যে, রস্লুয়াহ্ (সা) বলেছেন, জায়াতীদের মন্তকে মুক্তা খচিত মুক্ট থাকবে। এর নিম্নন্তরের মুক্তার আলোকে সমগ্র পূর্ব ও পশ্চিম দিগত উভাসিত হবে।——( মাষ্টারী )

তক্ষসীরবিদগণ বলেন, প্রত্যেক জারাতীর হাতে একটি বর্ণ নির্মিত ও একটি রৌপানির্মিত কংকন থাকবে। এরই পরিপ্রেক্কিতে কোরজানের এক আরাতে বর্ণ নির্মিত এবং এক আরাতে রৌপানির্মিত কংকনের কথা উল্লেখ রয়েছে। এ তক্ষসীর দৃল্টে উভয় আয়াতে কোন বৈপরীতা নেই।—( কুরতুবী) দুনিয়াতে যে ব্যক্তি সোনা-রাপার পার ও রেশনী পোশাক বালহার করবে, সে জারাতে এগুলো থেকে বঞ্চিত থাকবে। হযরত হ্যায়কা (রা)-র রেওয়ায়েতে রসূলুরাহ্ (সা) বলেন, রেশনী পোশাক পরিধান করো না, সোনা-রাপার পারে পানি পান করো না এবং এসবের দারা তৈরি বরতনে আঁহার করো না। কারণ, এগুলো দুনিয়াতে কাফিরদের জন্য এবং তোমাদের জন্য পরকালে।—(বুখারী, মুসলিন)

হযরত উমর (রা)-এর রেওয়ায়েতে রস্লুলাহ্ (সা) বলেন, যে পুরুষ দুনিয়াতে রেশমী পোলাক পরিধান করবে, সে পরকালে তা পরিধান করতে পারবে না।
—(বুখারী, মুসলিম)

হ্যরত আবু সাঈদ খুদরীর এক রেওয়ায়েতে আছে যে, দুনিয়াতে রেশনী পোশাক পরিধানকারী পুরুষ পরকারে ভা থেকে বঞ্চিত থাকবে যদিও সে জায়াতে প্রবেশ করে।
—( মাষহারী )

ভারাতে প্রবেশ করার সময় বলবে, ভারাহ্র শোকর, যিনি ভামাদের দুঃখ দূর করেছন। এই দুঃখ কি ৈ এ সম্পর্কে তফসীরবিদগণের বিভিন্ন উজি আছে। প্রকৃত পক্ষে সকল প্রকার দুঃখই এর অন্তর্ভুজ। দুনিয়াতে মানুষ যত রাজাধিরাজ অথবা নবী ও ওলী হোক না কেন, দুঃখকতেটর কবল থেকে কারও নিক্তি নেই।

د رین دنیا کسے ہے غم نبا شد رگر با شد بنی ا دم نبا شد

এ দুনিয়াতে দুঃখ-দুর্দশা ও চিন্তা-ভাবনা থেকে কোন সং ও অসং ব্যক্তিরই নিন্তার নেই। একারণেই সুধীবর্গ দুনিয়াকে 'হারুজ-আহ্যান' দুঃখ-কল্টের আলুর বলেন। আয়াতে উল্লিখিত দুঃখের মধ্যে প্রথমত দুনিয়ার মাবতীয় দুঃখ, ভিতীয়তা কিয়ামত ও হালর-নশরের দুঃখ-কল্ট, তৃতীয়ত হিসাব-দ্বিকালের দুঃখ-কল্ট এবং চতুর্থত জাহায়ামের শান্তি ও দুঃখ-কল্ট অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আল্লাহ্ তা আলা জায়াতীদের এসব দুঃখ-কল্টই দূর করে দেবেন।

উপরে বণিত আবৃদারদার হাদীসে বলা হয়েছে যে, উদ্লিশ্বিত জালিম শ্রেণীজুক্ত ব্যক্তিরা এ উক্তি করবে। কেননা, হাশরে সে প্রথমে দুঃখ-কণ্ট ও উদ্বেদের
সম্মুখীন হবে। অবশ্যেষ জানাতে প্রবেশের আদেশ পাওয়ার কারণে তার এসব দুঃখকণ্ট দূর হয়ে যাবে। এ হাদীসটি ইবনে ওমরের হাদীসের পরিপন্থী নয়। কেননা,
জালিম ব্যক্তি অন্যদের তুলনায় হাশরেও একটি অতিরিক্ত দুঃখের সম্মুখীন হবে, যা
জানাতে প্রবেশ করার সময় দূর হয়ে যাবে। সারকথা, সৎকর্মে অগ্রগামী, মিতাচারী
ও জালিম সকল শ্রেণীর জানাতীই এ উক্তি করবে, কিন্তু প্রত্যেকের দুঃখের তালিকা
আলাদা আলাদ হওয়া অবান্তর নয়।

ইমাম জাস্সাস বলেন, পাথিব জীবনে চিন্তা-ভাবনা ও দুঃখ-কচ্ট থেকে মুক্ত না থাকাই মু'মিনের শান। রসূলুলাহ (সা) বলেন, দুনিয়া মু'মিনের জন্য কয়েদখানা। একারণেই রস্লুলাহ (সা) ও প্রধান প্রধান সাহাবীগণের জীবনালেখ্যে দেখা যায়, তাঁদের-কে প্রাষ্ট্র চিন্তিত ও বিমর্ষ দেখা যেত।

الَّذِي اَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ نَصْلِمْ لَايَهَسَّنَا نِيْهَا نَصَبِّ وَّ لَا يَهَسَّنَا نِيْهَا لَغُوبُ

আয়াতে জায়াতের কতিপয় বৈশিশ্টা বিবৃত হয়েছে। এক. জায়াতে বসবাসের জায়গা। এর বিলুশ্তি অথবা সেখান থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার কোনও আশংকা নেই। দুই. সেখানে কেউ কোন দুঃখের সম্মুখীন হবে না। তিন. সেখান কেউ ক্লান্তিও বাধ করবে না। দুনিয়াতে মানুষ ক্লান্ত হয় এবং কাজকর্ম পরিহার করে নিদার প্রয়োজন অনুভব করে। জায়াত এ থেকে পবিশ্ব হবে। কোন কোন হাদীসেও এ বিষয়বন্ত বণিত রয়েছে। — (মাহহারী)

अर्थार जाहानात्त्र أَوَ لَمْ نُعَمِّرِ كُمْ مَا يَنَذَ كَّرُ نَيْهُ مِنْ تَذَكَّرُ وَجَاءَ كُمْ النَّذَ يُرْ

যখন কাফিররা ফরিরাদ করবে যে, হে আমাদের পালনকর্তা। আমাদেরকে এ আষাব থেকে মুক্ত করুন, আমরা সৎকর্ম করব এবং অতীত কুকর্ম ছেড়ে দেব, তখন জওয়াব দেওয়া হবে যে, আমি কি তোমাদেরকে এমন বরস দেইনি যাতে চিন্তালীল বাঁজি চিন্তা করে বিশুদ্ধ পথে আসতে পারে? হ্যরত আলী ইবনে হসাইন ইবনে জয়নুল আবেদীন (রা) বরেন, এর অর্থ সতের বছর বয়স। হ্যরত কাতাদাহ্ আঠার বছর বয়স বরেছেন। আসল অর্থ সাবালক হওয়ার বয়স। এতে সতের বা আঠারোর পার্থকা হতে পারে। কেট সতের বছরে এবং কেউ আঠার বছরে সাবালক হতে পারে। শরীয়তে এ বয়সটি প্রথম সীমান যাতে প্রবেশ করার পর মানুষকে নিজের ভালমন্দ বোঝার ভান আলাহ্র প্রক্র থেকে দান করা হয়। তাই সাধারণ কাফিরদেরকে উপরোজ্য কথাটি বলা হবে ভারা বয়োবুদ্ধ হোক অথবা অলবয়ক। তবে য়ে ব্যক্তি সুদীর্ঘকাল বেঁচে থাকার প্রঞ্ সভর্ক হয়নি এবং প্রকৃতির স্তমাণাদি দৈখে ও পয়গর্মীর্নদদের কথাবার্তা ওনে সত্যের পরিচয় গ্রহণ করেনি সে অধিক ধিলার্নিযোগ্য হবে।

সারকথা এই যে, যে ব্যক্তি কেবল সাবালক হওয়ার বয়স পায়, তাকেও আল্লাহ্ তা'আলা সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বোঝার ক্ষমতা দান করেন। সে তা না বুঝলে তির্ক্ষার ও আ্যাবের যোগ্য হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি দীর্ঘ বয়স পায়, তার সামনে আল্লাহ্র প্রমাণাদি আরও পূর্ণ হয়ে যায়। সে কৃষ্ণর ও গোনাহ্থেকে বির্তুনা হলে অধিকত্র শান্তি ও তির্ক্ষারের যোগ্য হবে।

হযরত আলী মুর্ত্যা (রা) বলেন, আলাহ্ তা'আলা যে বয়সে গোনাহ্গার বাদ্দাদেরকে লজ্জা দেন, তা হচ্ছে ষাট বছর। হযরত ইবনে আকাসও এক রেওয়ায়েতে
চল্লিশ ও অন্য রেওয়ায়েতে ষাট বছর বলেছেন। এ বয়সে মানুষের উপর আলাহ্র
প্রমাণ পূর্ণ হয়ে যায় এবং মানুষের জন্য কোন ওযর-আগত্তি পেশ করায় অবকাশ
থাকে না। ইবনে কাসীর হযরত ইবনে আকাসের ছিতীয় রেওয়ায়েতকে জলাহিকার
দিয়েছেন।

উপরোজ বর্ণনা থেকে স্পট্ হয়ে গেছে যে, সতের আঠার বছর সংক্রান্ত রেওয়ায়েতও ষাট বছরের রেওয়ায়েতের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। সতের আঠার বছর
বয়সে মানুষ চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে সত্য ও মিথার পার্থক্য বুঝতে পারে। এ কারণেই
এ বয়স থেকে সে শরীয়তের বিধানাবলী পালনে আদিট্ট হয়। কিন্তু ষাট বছর
এমন সুদীর্ঘ বয়স যে, এতেও কেউ সত্যের পরিচয় লাভ না করলে তার ওয়র আপত্তি
করার কোন অবকাশ থাকে না। এ কারণেই উদ্মতে মুহাদ্মদীর বয়সের গড় ষাট
থেকে সত্তর বছর পর্যন্ত নির্ধারিত রয়েছে। এক হাদীসে আছে ঃ

ا مها رامتی ما بین السنین الی السبعین را قلهم من یجرز ذ لک --- अर्थाए आमात উण्माएत वय्यमधा थाक अहत शर्य हाँवी भूव कम लाकर बरे जीमा अिक्स कतावा --- ( देवल काजीत )

আরাতের শেষে বলা হয়েছে وَا عَلَمُ اللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَل

ও জাঁদের নারের জালিমগণকে কোনো হয়। আয়াতের সারমর্ম এই যে, সত্য মিখ্যার পুরিচ্যু লাভ করার জন্য আমি ভানবৃদ্ধি দিয়েছি, প্রগধরও প্রেরণ করেছি।

শ্বরত ইবনে আকাস, হযরত ইকরিমা ও ইমাম জাহ্রর বাকের থেকে বণিত আছে যে, আয়াতে উল্লিখিত ুর্ন ঠ (সতর্ককারীর) অর্থ বার্ধক্যের সাদা চুল। এটা প্রকাশ হওয়ার পর মানুষকে নির্দেশ করে যে, বিদায়ের দিন ঘনিয়ে এসেছে। বলাবাহলা, পয়গয়র ও আলিমগণের সাথে সাদাচুলও সতর্ককারী হতে পারে। এতে কোন বিরোধ নেই।

সতা এই যে, বালেগ হওয়ার পর থেকে মানুষ যত অবস্থার সম্মুখীন হয়, তার নিজ সভায় ও চারপাশে যত পরিবর্তন ও বিপ্লব দেখা দেয়, সবই আলাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে সত্ককারীর ভূমিকা পালন করে।

إِنَّ الله عَلِمُ غَيْبِ السَّمُوتِ وَالْاَمُونَ وَالْهُ عَلِيْهُ عَلَيْهُ وَبِذَاتِ الْصَّدُونِ هَوَ الْاَنْ فَ عَنْ كَفَى فَعَلَيْهِ كُفَى وَ وَالْاَنْ فَلَى الْكُولِينَ عَنَى كَفَى فَعَلَيْهِ كُفَى وَ وَالْاَنْ فَلَى الْكُولِينَ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ السّلّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الل

(৩৮) ভারাহ্ ভারমান ও ষমীনের ভাষ্ণ্য বিষয় সম্পর্কে ভাত। তিনি ভাররের বিষয় সম্পর্কেও সবিষেষ ভারহিত। (৩৯) তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে দ্বীয় প্রতিনিধি করেছেন। ভাতএব যে কুফরী করবে তার কুফরী তার উপরই বর্তাবে। কাভিরদের কুফর কেবল ভাদের পালনকর্তার ক্রোথই বৃদ্ধি করে এবং কাভিরদের কুফর কেবল ভাদের ক্রাতিই বৃদ্ধি করে। (৪০) বরুন, ভোষরা কি তোমাদের সে শরীকদের কথা ভাবে দেখেছ, সাদেরকে ভারাত্র পরিবর্তে ভোষরা ভাক? ভাষা পৃথিবীতে কিছু সৃষ্টি করে ধাক্ক ভারাত্র দ্বিবর্তে ভাসের ক্রোমাদের কোন ভাষা, না ভাস্যান সৃষ্টিততে ভাদের ক্রোমাদের ভাষা, ভারে, না ভারি

তালেরকে কোন কিতাব দিয়েছি বে, তারা তার দলীলের উপর কায়েম রয়েছে, বরং জালিমরা একে অপরকে কেবল প্রতারশামূলক ওয়ালা দিয়ে থাকে। (৪১) নিশ্চর আলাই আসমান ও ষ্মীনকে ছির রাখেন, যাতে টলে না বায়। যদি এওলো টলে যায় তবে তিনি ব্যতীত কে এওলোকে ছির রাখবে? তিনি সহনশীল, ক্ষম্শালী।

নিশ্চর আল্লাহ আসমান ও বমীনের অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে পরিভাতন। নিশ্চর

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তিনি অন্তরের বিষয় সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত। ( এ হচ্ছে ত্রাঁর ভানগত পরাকাচা। কুদরত ও নিয়ামত উভয় বিষয় ভাপনকারী কুর্মপ্ত পরাকাচা এই যে, ) তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে আবাদ করেছেন। ( এসব অনুগ্রহের প্রেক্ষিতে তোমাদের উচিত ছিল তওহীদ ও আনুগত্য স্বীকার করা। কিন্তু কেউ কেউ এর বিপরীতে কুফর ও শনুতায় মেতে উঠেছে।) অভএব (এডে অন্যের কি ক্ষতি হবে, বরং)যে কুফর করমে, তার কুফরের শান্তি তার উপরই *সর্ভি*ভ হবে 🗟 (লান্তি এই যে, ) কাঞ্চিরদের কুফর কেবল তাদের পালনকর্ভার ক্রোধই বৃদ্ধি করে ( যা দুনিয়াতেই বান্তবরাপ লাভ করে ) এবং কাফিরদের কুফ্রর (পরকালে ) ভালের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে। ( এ ক্ষতি হচ্ছে জানাত থেকে বঞ্চিত হণ্ডয়া এবং জাহানামের ইন্ধনে পরিকত হওয়া। তারা যে কুফর ও শিরক করে যাছে,) আসনি (তাদেরকৈ ) বলুন, টোমরা কি ভোমাদের সে শরীকদের কথা ভেবে দেখেছ, যাদেরকে আল্লাহর পরিবর্তে ভোমরা পূজা হর ে তারা পৃথিবীর কোন অংশ সৃষ্টি করেছে আমাকে দেখাও; না আকাশ স্পিটতে তাদের কোন অংশীদারিত্ব আছে ? (যাতে যুক্তির নিরীখে তাদের পূজার যোগ্যতা প্রমাণিত হয় ) না আমি কাফিরদেরকে কোন কিভাব দিয়েছি ? ( যাতে শিরক বৈধ বলে লিখিত আছে ) যে, তারা তার দলীলের উপর কায়েম আছে 🐉 🤇 বন্ধত মুদ্ধিশত ও বর্ণনাগত কোন দলীলই নেই ়ে) বরং জালিমরা একে অপরকে কেবল প্রভারণা-মূলক প্রতিশুন্তি দিয়ে আসছে। (অর্থাৎ তাদের বড়রা ভিতিহীন মিথা। বলেছে هۇ لاء شفعاء نا مند الله অথচ বাস্তবে তারা ক্ষমতাহীন। সুতরাং পূজার যোগ্য হতে পারে না। তবে আল্লাহ্ তা'আলা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী বিধায় তিনিই ইবাদতের যোগ্য। আল্লাহ্ যে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, ভার প্রমাদাদির মধ্য থেকে একটি সংক্ষিণত বিষয় এই ষে, ) নিশ্চয় আল্লাহ তা'আল্লা আসমান ও মনীনকে (স্বীয় কুদরভের ঘারা ) স্থির রাখেন, যাতে টলে না যার । <sup>গি</sup>যদি (এরে দেরার পর্যায়েঃ) এওলো টলে যায়, তবে আল্লাহ ব্যক্তীত কেউ এওলোকে ছিব্ন রাখতে পার্নে নান ( সৃজিত বিষের হেফাষতও যখন তাদের দারা হয় না, তখন বিশ্বকে সৃশ্টি করার আশা কিরাপে করা যায় এবং ইবাদভের যোগাই বা ভারা কেমন করে হতে গারে 🕫 এডদসত্ত্বেও নিরক করার কারণে এ মৃহর্তেই শান্তি দেওয়া উচিত ছিল; কিন্তু ষেহেতু ) ভিনি সহন্দীল,

( তাই অবকাশ দিয়ে রেখেছেন। এই সুযোগে যদি তারা সৎপথে এসে যায়, তবে যেহেডু তিনি ) ক্রমানীল ( তাই অভীত স্ব গোনুহ মারু করে দেওয়া হবে )।

#### আনুষ্টিক ভাতব্য বিষয় 🤭

বহৰতন। অর্থ ছলাভিষিত। উদ্দেশ্য এই যে, আমি মানুষকে একের পর এক ভূমি, বাসন্থ ইভ্যাদির মালিক করেছি। একজন চলে গেলে অন্যজন তার ছলাভিষিত হয়। এতে আলাহ তা'আলার দিকে রুজু করার জন্য শিক্ষা রয়েছে। আঁয়াতে উদ্মতে মহাদ্মদীরেও বলা হতে পারে যে, আমি বিগত জাতিসমূহের পরে তাদের ছলাভিষিত রাপে
তামাদেরকে মালিক ও ক্রমভাশালী করেছি। সুতরাং পূর্ববর্তীদের অবস্থা থেকে তোমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা অবস্থা কর্তব্য। জীবনের সুবর্থ সুষোগকে হেলায় হারিও না।

যে, তাদের গতিশীলতা রহিত করে দেওয়া হয়েছে , বরং এর অর্থ বছান থেকে বিচ্নুত হওয়া ও টলে ষাওয়া।—

ত্তিশীল অথবা গতিশীল—এ বিষয়ের কোন প্রমাণ নেই।

وَاقْتُمُوْلِ اللّهِ عَهُ لَا يَمَا عِرْمُ لَيْنَ جَاءَهُمْ نَذِيْرُ تَلِكُوْنَ اهْلَى مِنْ اخْلَكُ اللّهُمَمِ فَلَتَا جَاءَهُمْ نَذِيْرُ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورُ اللّهِ الْمَعَ فَلَتَا جَاءَهُمْ نَذِيْرُ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورُ اللّهِ الْمَعَلِمِ الْمَعَلِمِ اللّهُ اللهُ اللهُ

# مِنْ دُابَةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمُ إِلَى اجَرِل مُسَمَّى، فَإِذَا جَاءً مِنْ دُابَةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمُ إِلَى اللهَ كَانَ بِعِبَادِة بَصِنْيًا ﴿ اللهَ كَانَ بِعِبَادِة بَصِنْيًا ﴿

(৪২) তারা জার শপধ করে বলত, তাদের কাছে কোন সতর্কারী জাগমন করলে তারা জন্য যে কোন সন্দায় জপেকা অধিকতর সংগধে চলবে। জতগর বজন তাদের কাছে, সতর্কারী আগমন করল, তখন তাদের খৃগাই কেবল বেড়ে সেলা। বিভি পৃথিবীতে উক্তের কারণে এবং কুচক্রের কারণে। কুচক্র কুচক্রীদেরকেই যিরে ধরে। তারা কেবল পূর্বতীদের লশারই জপেকা করছে। জতএব আগনি আলাহ্র বিধানে পরিবর্তন গাবেন না এবং আলাহ্র রীতি-নীতিতে কোন রকম বিচ্নাতিও গাবেন না। (৪৪) তারা কি পৃথিবীতে লমণ করে না? করজেও দেখিত তাদের পূর্ববর্তীদের কি পরিগাম হয়েছে। জথচ তারা তাদের জপেকা অধিকতর শক্তিশালী ছিল। আকাশ ও পৃথিবীতে কোন কিছুই আলাহ্রে অগারক করতে গারে না। নিশ্রের তিনি সর্বজ সর্বশক্তিমান। (৪৫) যদি আলাহ্ মানুষকে তাদের কুতকর্মের কারণে গাক্ডাও করতেন, তবে ভূপ্তে চলমান কাউকে ছেড়ে দিতেন না। কিন্তু তিনি এক নিদিন্ট মেয়াদ গর্মত তাদেরকে জবকাশ দেন। জতপর যথন সে নিদিন্ট মেয়াদ এসে যাবে তখন আলাহ্র স্ব বাদ্যা তাঁর দৃণ্টিতে থাকবে।

#### তফসীরের সার-সংক্রেপ

তারা [ অর্থাৎ, কোরায়শ কাফিররা রস্বল্লাহ্ (সা)-র আবির্ভাবের পূর্বে ] জোর শপথ করে বলত যে, তাদের কাছে কোন সতর্ককারী (পরগমর) আগমন করলে তারা যে কোন সম্প্রদায় অপেক্ষা অধিকতর হিদায়ত কব্ল করবে ( অর্থাৎ ইহদী, শৃষ্টান ইত্যাদি সম্প্রদায় অপেক্ষা অধিকতর হিদায়ত কব্ল করবে ( অর্থাৎ ইহদী, শৃষ্টান ইত্যাদি সম্প্রদায়র নাাল্ল তারা মিখা। প্রতিপন্ন করবে না)। অতপর যখন তাদের কাছে একজন সতর্ককারী [ অর্থাৎ রস্বালাহ্ (সা) ] আগমন করবেন, তখন তাদের ঘৃণাই ক্ষেত্রে কারে বেড়ে গেল, পৃথিবীতে উদ্ধত্যের কারণে এবং (ঘৃণাই শুধু বেড়ে যায়নি রবরং তাদের) কুচক্রও (বেড়ে গেল। অর্থাৎ উদ্ধত্যের কারণে তার অনুস্রণে ক্রজানবাধ তো করতই। উপরন্ত তাঁকে উৎপীড়নের চেল্টায় লেগে গেল। তারা আমার রস্কারে বিরুদ্ধে কুচক্র করে নিজেদেরই ক্ষতি সাধন করেছে। কেন না), কুচক্রের (আসল) শান্তি কুচক্রীদেরকেই ঘিরে ধরে। (বাহাত প্রতিপক্ষেরও ক্ষতি হরে গেলে সেক্ষতি হয় পাথিব। কিন্তু ক্ষতি সাধনকারী পারলৌকিক শান্তি অবশাই ভোগ করবে। পারলৌকিক শান্তির সামনে পাথিব ক্ষতি তুচ্ছ বিষয়। সূত্রাং, এদিক দিয়ে কুচক্রী-দেরকেই ঘিরে ধরে' কথাটি সম্পূর্ণ বান্তব সত্য)। তারা (আপনার শন্ত্রতা ও উৎপীড়নে লাগে থেকে) কেবল পূর্ববর্তী ( কাফির )-দের রীতিরই অপেক্ষা করছে ( অর্থাৎ আমাব লাগে থেকে) কেবল পূর্ববর্তী ( কাফির )-দের রীতিরই অপেক্ষা করছে ( অর্থাৎ আমাব

ও ধাংসের অপেক্ষার রয়েছে। ) অভএব (ভাদের জনাও ভাই হবে। কেননা), আগনি ে আলাহ্র রীতিতে পরিবর্তন পাবেন না। ( যে, তারা আয়াবের পরিবর্তে ফুণা লাভ করতে থাকবে।) এবং—( এমনিভাবে ) আলাহ্র রীতিতে কোন নড়বড়ও পাবেন না েৰে, তাদের পরিবর্তে অন্যভাল লোকদেল আযাব হতে থাকবে ি অধাৎ এটা আলাহ্র ওয়াদা যে, কাফিরদের আযাব হবে---দুনিয়াতে অথবা কেবল আখিরাতে। জীলাহ্র ওয়াদা সুবঁদা সূত্য হয়ে থাকে। সূতরাং আয়াব না হওয়ার কিংবা তাদের ছলে জনা নিরগরাধদের আযাব হওয়ার আশংকা নেই। কুফ্লর আযাবকে অনিরার্য করে না— তাদের এ ধারণা ভ্রান্ত।) তারা কি পৃথিবীতে (অর্থাৎ শাম ও ইয়ামেনের সকরে আদ, সাম্দ ও কওমে লুতের জনপ্দসমূহে ) ১মণ করেনি ? করলে দেখত, তাদের পূর্ববর্তী কাঞ্চিরদের (সর্বশেষ পরিণাম এই মিগ্নারোপের কারপে ) কি হয়েছে। ( তারা শান্তিপ্রাণ্ড হয়েছে ) অথচ তারা তাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী ছিল। (ষেষত শক্তিশালীই হোক নাকেন, কিন্তু) আকাশ ও পৃথিবীতে কোন (শক্তিশালী) বর্ত্তই আলাহকে পরাজিত করতে পারে না। (কেননা, )তিনি সর্বভ (ও) সর্বশজি-মান 🖟 ( সুতরাং ইহাকে কিভাবে কার্যকর করতে হৈবে, ভানের মাধ্যমে তা তিনি: জানেন ; জভপর শক্তির মাধ্যমে তা কার্যকর করতে পারেন। অন্য কেউ এমন নয়। সুতরাং তাঁকে কে পরাজিত করতে পারে ? আযাব আসে না দেখে যদি তারা তাদের শিরক ও কুফরকে সঠিক বলে মনে করে, তবে এটাও তাদের ভুল। কেননা, বিশেষ রহস্যবশত তাদের জন্য তাৎক্ষণিক জাষাব ধার্ষ করা হয়নি ৷ নতুৰা ) যদি আলাহ্ মানুষ্কে তাদের কৃত ( কুফরী ) কর্মের কারণে ( তৎক্ষণাৎ ) পাকড়াও করতেন তবে ভূ-পৃঠে একটি প্রাণীকেও ছাড়তেন না। (কারণ কাফিররা কুফরের কারণে ধ্বংস হয়ে যেত এবং ব্রহ্মতার কারণে মু'মিনগণকে দুনিয়া থেকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হত। কারণ বিশ্বব্যবন্থা বিশেষ তাৎপর্যের ভিত্তিতে সমষ্টির সাথে জড়িত। অন্যান্য সৃষ্ট বন্ধকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে মানব জাতির উপকার লাভ। মানবজাতি না থ্রাকলে ভারাও থাকত না।) কিন্ত আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে এক নিদিন্ট মেয়াদ (অর্থাৎ কিয়ামত ) পর্যন্ত অবকাশ দেন। অতপর যখন তাদের সে মেয়াদ এসে যাবে তখন আলাহ্ তা আলা তাঁর বান্দাদেরকে মিজেই দেখে নেবেন। ( অর্থাৎ তাদের মধ্যে যারা কাঞ্চির, ভাদেরকে শান্তি দেবেন।)

#### আনুষ্টিক ভাতব্য বিষয়

لَايْمِيْبِ किर्वा لَا يُحِيْطُ هُولِهِ لَا يَحِيْقِ وَلَا يُحِيْقِ ٱلْمَكُرِ السَّيْحِ اللَّا بِا هَلِه

—অর্থাৎ কুচক্রের শান্তি অন্য কারও উপর পভিত হয় না—কুচক্রীর উপরই পভিত হয়। যে ব্যক্তি অপরের অনিস্ট কামনা করে, সে নিজেই অনিস্টের শিকার হয়ে যায়।

像·13 排貨

এতে প্রস্ক দেখা দিতে পারে যে, দুনিয়াতে জনেক সময় কুচক্রীদের চক্রান্ত সকল হতে দেখা মাহ প্রবং যার ক্ষতি করার উদ্দেশ্য থাকে, তার ক্ষতি হয়ে যার ৯ তফলীরের সার-সংক্রেপে এর জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে, এটা ধর্মীয় ক্ষতি । তার কুচক্রীর ক্ষতি হচ্ছে প্রাক্রান্তিক আযাব, যা যেমন ওক্রতর, তেমনি চিরছারী। এর বিপরীতে পাশিব ক্ষতি ভূক্ত ব্যাপার।

কেউ কেউ এর জওয়াবে বলেন, কোন নিরপরাধ ব্যক্তির বিরুদ্ধে চক্রান্ত করা ও তার উপর জুলুম করার প্রতিফল জালিমের উপর প্রায়ই দুনিয়াতেও পতিত হয়। মুহান্মিদ ইবনে কা'ব কোরায়ী বলেন ঃ তিনটি কাজ যারা করে, তারা দুনিয়াতেও প্রতিফল ও শান্তির কবল থেকে রেহাই পাবে না। এক—কোন নিরপরাধ ব্যক্তির বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে তাকে কণ্ট দেওয়া, দুই—জুলুম করা এবং তিন—অঙ্গীকার ডঙ্গ করা — (ইবনে কাসীর)

বিশেষত যে ব্যক্তি, অসহায় এবং প্রতিশোধ গ্রহণের শক্তি রাখে না অথবা প্রতিশোধ গ্রহণের শক্তি থাকা সত্ত্বেও সবর করে, তার উপর জ্বুমের শান্তি থেকে দুনিয়াতেও কাউকে বাঁচতে দেখা যায়নি।

لیس تجربه کردیم درین دیرمکا فات با دردکشان بهرکه درا نتا دیرا نتا د

সূতরাং আয়াতে সামপ্রিক<sup>্</sup>মীতি বর্ণনা করা হয়নি। বরং অধিকাংশ ঘটনার দিকে-লক্ষ্য করে বলা হয়েছে।

5 - 1 -

t

#### سورة يس

### मृता देवाभीव

. The

。斯特 网络国际

মকায় অবতীৰ্ণ, ৮৩ আয়াত, ৫ রুকু

## مِ الْقُرْانِ الْمُكَانِيرِ وَ إِنَّكَ لَهِنَ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى مِمَاءِ وَ وَالْقُرْانِ الْمُكَانِيرِ وَ إِنَّكَ لَهِنَ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى مِمَاءِ

لَقُنْ حَتَّى الْقُولَ عَكَمَ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ إِنَّا جَعَلُنَّا فِي أَعْمَا قِرْمُ

اَغْلُلًا فَهِي إِلَى الْاذْقَانِ فَهُمْ مُقْسَحُون ۞ وَجَعَلْنَا مِنْ سَأِينِ أَيْدِيْهِمْ

سَدًّا وَمِن خُلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغَشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُبْعِمُ فِن وَسُواءً عَلَيْهِمْ

مُ الْكَارْتَهُمُ الْمُ لَمِّرُ ثُنْلُولُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِثْمَا تُنْلِدُمَنِ النَّبُعُ الْلَاكُودَ خَوْى النَّكُ وَخَوْى النَّالُونَ وَخَوْى النَّالُونَ وَخَوْى النَّوْقَ النَّوْقُ الْمُولِي النَّهُ النَّالُونُ النَّوْقُ النَّوْقُ النَّوْقُ الْمُولِي النَّوْقُ النَّوْقُ النَّوْقُ النَّوْقُ الْمُولِي النَّوْقُ النَّوْقُ الْمُؤْمِقُ النَّوْقُ النَّوْقُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ النَّهُ الْمُولُولُ النَّوْلُ النَّهُ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُؤْمُ ا

وَثُلْتُ مَا قَيْمُوا وَاتَا رَهُمْ وَكُلُّ شَيْءًا خَصْلِنْهُ فِي المَامِرَ مُنِينِينَ

পর্ম ক্রণাময় ও অসীম দ্যালু আলাহ্র নামে ওরু

(১) ইয়া-সীন, (২) প্রজাময় কোরজানের কসম (৩) নিশ্চর লাগনি প্রেরিত রসুলগনের একজন, (৪) সরল পথে প্রতিন্ঠিত। (৫) কোরজান পরাক্রমশালী পরম পরালু আলাহর তরক খেকে অবতীল, (৬) যাতে আপনি এমন এক লাতিকে সভক করেন, যাদের পূর্ব পুরুষগণকেও সতর্ক করা হয়নি। ফলে তারা গাফিল। (৭) তাদের অধিকাংশের জন্য শান্তির বিষয় অবধারিত হয়েছে। সূতরাং ভারা বিশ্বাস ছাগন করেব না। (৮) আমি তাদের গর্দানে চিবুক সর্যন্ত বেড়ি পরিয়েছি ফলে ভাদের মন্তক উর্মুখী হয়ে গেছে। (৯) আমি তাদের সামনে ও পিছনে প্রাচীর স্থাপন করেছি, অতপর ভাদেরক লাইত করে দিয়েছি, ফলে ভারা দেখে না। (১০) আপনি ভাদেরক সঞ্চক

করুন বা না করুন, তাদের গক্ষে দু'রেই সমান; তারা বিশ্বাস ছাগন করবে না। (১১) আগনি কেবল তাদেরকেই সতর্ক করতে গারেন, যারা উপদেশ অনুসরণ করে এবং দরামর জালাহ্কে না দেখে ভর করে। অভএব আগনি তাদেরকে সুসংবাদ দিয়ে দিন ক্ষমা ও সম্মানজনক পুরস্কারের। (১২) আমিই মৃতদেরকে জীবিত করি এবং তাদের কর্ম ও কীতিসমূহ লিপিবন্ধ করি। আমি প্রত্যেক বস্তু স্পল্ট কিতাবে সংরক্ষিত রেখেছি।

#### তঞ্চসীরের সার-সংক্ষেপ

ইয়াসীন—( এর উদ্দেশ্য, <del>আল্লাহ্ ভাগোলাই জানেন।</del>) কসম প্রভাময় কোর-আনের, নিশ্চয় আপনি প্রসম্বরগণের একজন ( এবং ) স্রলগথে প্রতিষ্ঠিত। [ এ পথে ষে আপনক্ষে অনুসরুষ করে, সে জালাহ পর্যন্ত সেঁ ছৈ যায় ৷ কাফিররা বলে, ( खर्बार जानि ( खर्बार जानि क्रान्त नन । ) जथवा वजाला کُلُ اَفْتُوا اُلْ ( खर्बार जानि মনগড়া কথা বলেন)—এটা সত্য নয়। এর জন্য পথপ্রতট হওয়া অপ্রিহার্য। কোরআন পরিপূর্ণ হিনামেভকারী হওয়ার সাথে সাথে আপনার রিসালভের দলীলও বঁটে। কেন্দ্রা] এ কোর্আন পরাক্রমশালী পরম দয়ালু আলাত্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ ( এবং আপনাকে এল্লা প্রগর্ম করা হরেছে,) যাতে আগনি ( প্রথমে ) জীমন সব লোকদেরকে ( আর্থীব সভার্কে) সতর্ক করেন, যাদের পিতৃপুরুষদেরকেও ( নিক্টকতী কোন রলুনের মাধ্যমে) স্তর্ক করা হয়নি। ফলে তারা বেখবর রয়ে গেছে। ( পূর্ববর্তী পয়গর্ঘরগণের শরীয়তের किक् निक्क को ताद विश्व हिन। विमन, धर्मी है कि कि कि कि कि कि के कि — আরাতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ কোরজান কি তাদের কাছে এমন বিষয় নিয়ে আগ্রমন করেছে, যা ভাদের পূর্ব পুরুষদের শুন্তিগোচর হয়নি ? অর্থাণ্ড তওহীদের দাওয়াত অভিনৰ নয়। এটা সৰ্বদা ভাদের পিতৃপুরুষদের নাধাও প্রচলিত ছিল। কিন্ত এতদ-সত্ত্বেও কোন পরগছরের আগমনে যতটুকু সাড়া জাগে, ওধু কোন কোন সংবাদ বণিত হলেই ততটুকু সাড়া জামে না, বিশেষত সে সংবাদ যদি অসম্পূর্ণ ও বিকৃত হয়। রস্লুরাহ (সা) প্রথমে কোরায়শ গোরকে স্তর্ক করেছিলেন। তাই এখানে ভাদের কথাই বলা হয়েছে। অভপর সমগ্র মানব জাতিকে দাওয়াত দিয়েছেন। কারণ, দ্মিরি সকলের জনাই প্লেরিভ হয়েছিলেন। আপুনার বিশুদ্ধ রিসালত ও কোরআনের <del>রতাতা সত্ত্বেও যে আগনাকে মানে না, সেজনা আগনি মােটেও দুঃখিত হবেন না।</del> কেননা, ) তাদের অধিকাংশের জন্য শান্তির বাণী অব্ধারিত হয়ে গেছে, ৷ (সে বাণী এই যে, তারা সংগধে আসবে না।) সুতরাং তারা কখনও বিশ্বাস ছাগন করবে না। (ভাদের অধিকাংশের প্রবন্ধাই ছিল এমন। প্রবৃদ্ধা কারো কারো ভাগ্যে ইমানও ছিল। ক্লেল তারা ঈশান গ্রহণ করেছিল। ঈশান থেকে দূরে থাকার ব্যাপারে তাদের

অধিকাংশের অবছা যেন এরূপ যে, ) আমি তাদের গর্দানে চিবুক পর্যন্ত (ভারী-ভারী) বেড়ি পরিয়ে দিয়েছি। ফলে তাদের সমন্ত উর্ধ্বমুখী হয়ে গেছে। (কাজেই মন্তক নিচে নামিরে পথ দেখতে পারে না। তাদের অবস্থা আরও যেন এরাপ যে,) আমি তাদের সামনে এক প্রাচীর এবং পেছনে এক প্রাচীর ছাপন করেছি; অভপর (চতুদিক থেকে ) তাদেরকে ( পর্দার ) আর্ত করে দিরেছি। ফলে তারা (কোন কিছু) দেখতে পারেনা 🖂 উভয় উপমার সারমর্ম এই যে, ) আপনি তাদেরকে সতর্ক করুন ৰ্কনা বকুন, তাদেৱ⊬গ্ৰেক সমান। তারা (কোন অবছাতেই ) বিশ্বাস ছাপ্নশ করবে নাঃ। ( আই আগনিঃভাদের পক্ষ থেকে নিরাশ হয়ে বস্তি লাভ করান।) আপনি ছো:কেবল ভাসেরকেই ( কলাপকরভাবে ) সতর্ক করতে পারেন, যারা উপদেশ মেনে हाल अवर **आहार्**क ना लाच छत्र कात्र । (: **छत्र** शिक्ट जल्लास्वयात ज्ञि रहा अवर সত্যাদেবষণের সাধ্যমে আলাহ্ পর্যন্ত পৌছা যায়। অথচ তারা ভয় করে লা 🗁 অভএব (ˈএমন লোককে:) আগনি ক্রমা ও ( আনুসত্যের ) মহা পুরক্ষারের সুসংবাদ দিন। ( এ থেকেই জনি<sup>ট</sup> রেল যে, পথরুচ্ট ও বিমুখ ব্যক্তি ক্রমা ও পুরক্ষার থেকে বঞ্চিত ও আষাবের যোগ্য হবে। অবশ্য দুনিয়াতে এই শান্তি ও প্রতিদানের প্রকাশ জরুরী নয়। কিব ) আমিই ( একদিন ) মৃতদেরকে জীবিত করব। ( তখন সব প্রকাশ হয়ে পড়বে 🚺 এবং ( যেসব কর্মের কারণে শান্তি ও প্রতিদান হবে। ) আমি ( সেওলো সর্বদা ) লিপিবছ করি—সৈক্ষ্ও যা তারা সামনে প্রেরণ করে এবং সে ক্ষ্তিয়া তারা পেছনে রেখে যায়। ( الله বলে সে কাজই বোঝানো হয়েছে, যা তারা নিজেরা করে এবং ্রাণ্ড বলে প্রতিক্রিয়া বোঝানো হয়েছে, ষা সে কার্জের কারণে সৃষ্ট হয় এবং মৃত্যুর পরও অব্যাহত থাকে। উদাহরণত এক ব্যক্তি একটি जर्शक करता, या जशरतत रिमारिसलत्त कार्यन राह्म शान जनना क्ली किया मन-কাজ করল, যা-জগরেরও পথ ক্লুস্ট্তার কারণ হয়ে গেল। যোটকথা, এছলো সব লিখিত হয় এবং প্রকালে এসবের শান্তিও প্রতিদান দেওয়া হবে। ) আর (আমার ভান এত বিভূত্যে, এছাবে ভিগিবৰ করারও প্রভোজন নেই, যা কাজটি সংঘটিত হওয়ার পর করা হয়। কেননা) আমি প্রত্যেক বস্তু (মা কিয়ামত পর্যন্ত হবে তা হওয়ার: আগেই ) এক স্পত্ট কিতাবে ( অর্থাৎ লওহে মাহফুষে ) সংরক্ষিত রেখেছি। তবে কোন কোন বিৰেষ রহস্যকণত সংঘটিত ক্লিয়াকর্ম জিপিবছ করা হয়। ভাই কোন ं <del>कर्मः क्र</del>चीकातः कतात्र जभवाः शांभनः त्राभातः जनकानः निरु । नाचि ् जनगरि स्रव । শিক্তারিত বিৰরণের দিক নিয়ে লওহে মাত্ ফুমকে 'লাক্ট' বলা হয়েছে ।

# আনুষ্টিক ভাতব্য বিষয়

157

The second

সূক্র ইয়াসীনের ফবীলত : হযরত মা কাল ইবনে ইয়াসার (রা)-এর রেওয়ারেতে রস্বুলাহ্ (সা) বলেন, يس قلب القرا و অর্থাৎ স্রা ইয়াসীন কোরআনের হাৎপিও। এ হাদীসে আরও আছে যে, যে ব্যক্তি সূরা ইয়াসীন আল্লাহ্ ও পরকারের কল্যাণ লাভের নিয়তে পাঠ করে, তার মাগফিরাত হয়ে যায়। তোমরা ভোমাদের মুতদের উপর এ সূরা পাঠ কর।—( রহল মা'আনী, মাযহারী,)

ইমাম গাযযালী (র) বলেন, সূরা ইয়াসীনকে কোলআনের ফংপিও বলার কারণ এমনও হতে পারে যে, এ সূরায় কিয়ামত ও হাশর-নশরের বিময় বিশদ ব্যাখ্যা ও অলংকার সহকারে বর্ণিত হয়েছে। পরকাল বিশ্বাস ইমানের এমন একটি মূলনীতি, মার উপর মানুষের সকল আমল ও আচরণের বিশুছতা নির্ভরণীল পরকালভীতিই মানুষকে সংকর্মে উদুছ করে এবং অবৈধ বাসনা ওহারাম কাজ খেকে বিরত রাখে। অভএব দেহের সুহুতা যেমন অভরের সুহুতার উপর নির্ভরশীল তেমনি ইমানের সুহুতা পরকাল চিন্তার উপর নির্ভরশীল। (রাহল মা'আনী) এ সূরার নাম যেমন সূরা-ইয়াসীন প্রসিদ্ধ, তেমন এক হাদীসে এর নাম 'আমীমা' ও বর্ণিত আছে। অপর এক হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, তওরাতে এ সূরার নাম 'মুয়িল্মাহ' বলে উল্লিখিত আছে। অর্থাৎ এ সূরা তার পাঠকের জন্য ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ ও বর্লুক্ত ব্যাপক করে দের। এ সূরার পাঠকের নাম 'শরীফ' বর্ণিত আছে। আরও বলা হয়েছে যে, কিয়্বামতের দিন এর স্পারিশ 'রবীয়া' গোর অপ্রেক্ষা অধিকসংখ্যক লোকের জ্বা করুল হবে। কতক রেওয়ায়েতে এর নাম 'মুদাফিয়াও' বর্ণিত আছে। অর্থাৎ এ সূরা তার পাঠকদের থেকে বালা-মুসিবত দূর করে। কতক রেওয়ায়েতে এর নাম 'কাহিয়া'-ও উল্লিখিত হয়েছে অর্থাৎ এ সূরা পাঠকের প্ররা পাঠকের প্ররাণ বিত আছে। ক্রান্ত মা 'কাহিয়া'-ও উল্লিখিত হয়েছে অর্থাৎ এ সূরা পাঠকের প্ররাণ্ড করে। কতক রেওয়ায়েতে এর নাম 'মুলাফিয়াও' বর্ণিত আছে। অর্থাৎ এ সূরা তার পাঠকদের থেকে বালা-মুসিবত দূর করে। কতক রেওয়ায়েতে এর নাম 'কাহিয়া'-ও উল্লিখিত হয়েছে অর্থাৎ এ সূরা পাঠকের প্রয়োজন মিটায়—('রাহল মা'আনী )

হযরত আবু ষর (রা) বর্ণনা করেন, মরণোদ্মুখ ব্যক্তির কাছে সূরা ইয়াসীন পাঠ করা হলে তার মৃত্যু সহজ হয়।—( মাযধারী )

হ্যরত আবদ্রাহ ইক্নে যুবায়ের (রা) বলেন, যদি কোন ব্যক্তি মুরা ইক্সীন ক্রের অস্তাব-অন্টন্রে বেলায় পাঠ করে তবে তার অভাব পুরণ হয়ে যায় । ——(মাযহারী)

ইয়াত্ইয়া ইবনে কাসীর বলেন, যে ব্যক্তি সঁকালে সূরা ইয়াসীন সাঠ করবে, সে সন্ধ্যা পর্যন্ত সুখে স্বন্ধিতে থাকবে এবং যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় পাঠ করবে, সে সকাল পর্যন্ত শান্তিতে থাকবে। তিনি আরও বলেন, আর্মিক এ বিষয়টি এইন এক ব্যক্তি বলেহেন, যিনি এর বাত্তব অভিজ্ঞতা লাভ করেহেন।— মাহহারী)

নাম। তফসীরের সার-সংক্রেপে এ কথাই বলা হয়েছে। আহকামূল-কোরআনে বণিত ইমাম মালিকের উজি এই যে, এটা আরাহ্ তা আলার অন্যতম
নাম। হযরত ইবনে আকাস (রা) থেকেও এক রেওয়ায়েতে তাই বণিত রয়েছে।
অপর এক রেওয়ায়েতে আছে যে, এটা আবিসিনীয় শব্দ। এর অর্থ ছিল মানুর লার এথানে মানুষ বলে নবী করীম (সা)-কে বোঝানো হয়েছে। হয়রত ইবনে জুবায়ের
(রা)-এর বজব্য থেকে জানা যায় যে, 'ইয়াসীন' রস্কুরাহ্ (সা)-র নাম। ক্রহল

\*.

মা'আনীতে আছে, ইয়া ও সীন—এ দু'টি অক্ষর ঘারা নবী করীম (সা)-এর নাম রাখার মধ্যে বিরাট রহস্য নিহিত।

আছে।—( ইবনে আরাবী ) এর প্রসিদ্ধ কিরাণ্ড क्रिक्

জানা যায় যে, আরাইল রহমত কোন জাতিকে কোন সময়ই দাওয়াতও সতকীকরণ থেকে বিকিত রাখেনি। এতদুসন্থেও প্রতিনিধিদের মাধ্যমে দাওয়াত ততচুকু কার্কর হয় না, যতচুকু বয়ং পয়গমরের দাওয়াত ও শিক্ষার মাধ্যমে হয়। তাই আয়তি আরবদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তাদের মধ্যে কোন সতর্ককারী আগমন করেনি। এমই ফলবর্মস তাদের মধ্যে সাধারণভাবে শিক্ষা-দীক্ষার কোন সুদৃচ ব্যবহা ছিল না। আর একারণেই তাদের উপাধি ছিল 'উদ্মী' অর্থাৎ নিরক্ষর।

अक्षार जीवाना क्रम्म हैं। देशे प्रमार जीवाना क्रममें हैं।

ঈমান এবং জায়াত ও জাহায়ামের উভয় রাভা মানুষের সামনে ছুলে ধরেছেন। ঈমানের দাওয়াতের জন্য পয়গমর ও কিতাব প্রেরণ করেছেন। মানুষকে ভাল-মন্দ বিবেচনা করে যে কোন রাভা অবলয়ন ক্রার ক্ষমভাও দান করেছেন। কিন্ত যে হতভাগা কুদ্রতের নিদর্শনাবলীতে চিভা-ভাবনা করেনা পয়গমরগ্লগের দাওয়াতের প্রতি কর্ণপাত করে না এবং আলাহ্র কিতাব সম্পূর্কেও চিভা-ভাবনা করে না করে লাভায় অভপর তাদের অবস্থার একটি উদাহরণ বণিত হয়েছে। অর্থাৎ তাদের অবস্থা এমন যার গলদেশে বেড়ি পরিয়ে দেওরা হয়েছে। ফলে সুখমওল ও চকুবর উর্ফামুখী হয়ে গেছে—নিচের দিকে তাকাতেই পারে না। অতএব তারা নিজেদেরকে কোন গর্তে পতিত হওয়া থেকে বাঁচাতে পারে না।

দিতীয় উদাহরণ এমন—যেন কারও চারদিকে দেয়াল দাঁড় করিছে,দেওয়া হয়েছে। তারা এই চার দেয়ালের অভ্যন্তরে আবদ্ধ হয়ে বাইরের বিষয়াদি সম্পর্কে বেশবর হয়ে গেছে। কলে এভাবে বাইরের সে কাফিরদের চারদিকেও যেন ভাদের বিদ্বেষ ও হঠকা-রিদ্ধা স্লবরোধ সৃষ্টি করে দিয়েছে। সেই সভ্য বিষয়াদি যেন ভাদের কানে পৌছতেই পারে না।

ইমাম রাষী বলেন, দৃশ্টির বাধা দু'রক্ষ হয়ে থাকে। একটি বাধা এমন যার কারণে সংগ্লিট্ট ব্যক্তি আগন সভাও দেখতে সক্ষম হয় না। বিভীয় বাধা এমন যার কলে নিজের আশেপাশে কিছুই দেখে না। কাফিরদের জন্য সভ্য দর্শনের পথে উভয় প্রকার বাধাই বিদ্যমান ছিল। ভাই প্রথম উদাহরণে প্রথমোক্ত বাধা বণিত হয়েছে। বার পলা নিচের দিকে নোয়াতে পারে না, যে নিজের জডিছও দেখতে পারে না। বিভীর উলাহরণ শেষাক্ত বাধা বিধৃত হয়েছে। এতে সংগ্লিট্ট ব্যক্তি আশেপাশের কোন কিছুই দেখতে পায় না।—(রহল মা'জানী)

অধিকাংশ ভক্ষসীরবিদ আলোচ্য আরাতকে ভাদের কৃষ্ণর ও হঠকারিতার উদা-হরণ বলেই সাবাস্ত করেছেন। কিন্তু কোন কোন ভক্ষসীরবিদ একে কোন কোন রেওয়ায়েতের উপর ভিত্তি করে একটি বাস্তব ঘটনার বিবরণ বলে সাবাস্ত করেছেন। আবু জহল এবং আরও কভিপয় কাষ্ণির রসূলুলাহ্ (সা)-কৈ হত্যা অথবা উৎপীড়ন করার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে তাঁর দিকে এগুতে থাকলে আলাহ্ তা'আলা ভাদের চোখে আবরণ ফেলে দেন্। ফলে ভালা বার্থ হয়ে ফিরে যায়। এমনি ধরনের একার্থিকে ঘটনা ভক্ষসীরের কিতাবে বণিত আছে। কিন্তু এসব রেওয়ায়েতের অধিকাংশই অগ্রাহ্য বিধায় ভক্ষসীরের ভিত্তি হতে পারে না।

করব, যা তারা পূর্বাকে তারণ করে। কর্ম সম্পাদনকে 'পূর্বাকে প্রেরণ করা' বলে ব্যক্ত করে ইনিত করা হয়েছে যে, ভোমরা যেসব ভাল-মন্দ কর্ম দুনিয়াতে কর, সেওলো এখানেই খত্ম হয়ে হার না, বরং এওলো তোমাদের ভবিষাৎ জীবনের সম্বল হয়ে তোমাদের মৃত্যুর পূর্বেই পৌছে যায়, যার সাথে পর-জীবনে সাক্ষাৎ ঘটবে। তা সংকর্ম হলে জারাতের কুসুমান্তীর্ণ উদ্যানে পরিণত হবে এবং অসংকর্ম হলে জাহারামের অঙ্গারের আকার ধারণ করবে। লিপিবছ করার আসল উদ্দেশ্য সংরক্ষিত করা। লিপিবছ করাও এর এক উপায়, যাতে ভুল্লান্তির ও কমবেশি হওয়ার আশংকা না থাকে।

من سن سنة حسنة قله ا جرها وا جرمن عمل بها من بعدة من فهران ينقص من اجورهم شئ - و من سن سنةسيئة كان علية و ز و ها و و ز ر من عمليها من بعدة لاينقص من او زا رهم شئا ثم ثلا ونكتب ما قدموا واثا وهم ــ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন উত্তম প্রথা প্রবর্তন করে, তার জন্য রয়েছে এর সওয়াব এবং যত মানুষ এই প্রথার উপর আমল করবে, তাদের সওয়াব—অথচ পালনকারীদের সওয়াব মোটেও হ্রাস করা হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোন কুপ্রথা প্রবর্তন করে, সে তার গোনাই ভোগ করবে এবং যত মানুষ এই কুপ্রথা পালন করতে থাকরে, ভাসের গোনাইও ছার আমলনামার লিখিত হবে—অথচ পালনকারীদের পোনাই হ্রাস করা হবে না।—(ইবনে কাসীর)

্র প্রতি প্রক্রিক কর্ম কর্মে ভার প্রতি পদক্ষেপে সঙ্যাব লেখা হয়। কোন কোন স্থান স্থান রেওয়ায়েত থেকে জানা যার যে, আয়াতে । বলৈ এই পদাংকই বোঝানো হরেছে।
নামাষের সওয়াব যেমন লেখা হয়, তেমনি নামাযে যাওয়ার সময় যত পদক্ষেপ হতে থাকে
তাও প্রতি পদক্ষেপে একটি করে পুণা লিখিত হয়। মদীনা তাইয়োবায় যাদের বাসপৃহ
মসজিদে নববী থেকে দুরে অবছিত ছিল, তাঁরা মসজিদের কাছাকাছি বাসপৃহ নির্মাণ
করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে রস্লুয়াহ (সা) তাঁদেরকে তা থেকে বারণ করে বললেন,
তোমরা যেখানে আছ, সেখানেই থাক। দূর থেকে হেঁটে মসজিদে এলে সময় বিনট্ট
হয় না। পদক্ষেপ যত বেশি হবে, তোমাদের সওয়ায়ভ তত যেশি হবে। ইবনে কাসীর
এ সম্পর্কিত রেওয়ায়েতসমূহ একয় করে দিয়েছেন।

এতে এমন প্রশ্ন দেখা দেয় যে, স্রাটি মন্ধায় , অবতীর্ণ। আর হাদীসসমূহে উদ্বিখিত ঘটনা মদীনা তাইয়োবার, এটা কিরাপে সম্ভবপর । জওয়াব এই যে, আয়াতির অর্থ এই মর্মে ব্যাপক যে, প্রত্যেক কর্মের ফুরাফলও লেখা হয়। এ আয়াতটি মন্ধাতেই অবতীর্ণ হয়ে থাকবে। কিন্তু পরবর্তীকালে মদীনায় উপরোক্ত ঘটনা সংঘটিত হলে রস্কুলাহ (সা) প্রমাণ হিসাবে আয়াতটি উল্লেখ করেন এবং পদাংককেও কর্মের ফলাফল হিসাবে গণ্য করেন, যেগুলো লিখিত হওয়ার কথা আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। এজাবে বণিত উভয় তফসীরের বাহ্যিক বৈপরীত্যও দুর হয়ে যায়। —(ইবনে কাসীর)

وَاضِيْ لِهُمْ مَنْكُ الْمُعْبَ الْقَرْبَيْنِ الْمُرْسَلُونَ وَالْمَالُونِ الْمُرْسَلُونَ وَإِذَا بِثَالِيثِ فَقَالُوْ الْكُونَ وَالْمَالُونَ وَمَا الْمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا الْمُرْسَلُونَ وَقَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا اللَّهُ الْمُرْسَلُونَ وَقَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا لِكُوا الْمِلْمُ الْمُرْسَلُونَ وَقَالُوا رَبُنَا يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُرْسَلُونَ وَقَالُوا طَالْمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّ

مُعُاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلا يُنْعَدُونِ ﴿ إِنَّ إِذًا لِفِي ضَالِ تُوبِينِ ﴿ الْمَنْتُ الْمَنْتُ وَمُ الْمَنْتُ وَالْمَا الْمَنْتُ وَالْمَا الْمَنْتُ وَالْمَا الْمَنْتُ وَالْمَا الْمَنْتُ وَمَا اللّهُ الْمَنْتُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

ना 🦠

....

(১৩) আগনি তাদের কাছে সে জনগদের অধিবাসীদের দৃষ্টাত বর্ণনা কুরুন, ৰহন সেধানে রস্তাপণ আগমন করেছিলেন। (১৪) আমি তাদের নিকট দু'জন রসূল রেরণ করেছিলাম, অতপর ওরা তাঁদেরকে মিথ্যা প্রতিগন্ন করল। তখন আমি ভাদেরকে এভিশালী কর্নাম ভূতীয় একজনের মাধ্যমে। ভূতারা সবাই বলল, আমুরা ভোমাদের প্রতি প্রেরিভ হয়েছি। (৯৫) ্র ভারা বলন, ভোমরা তো আমাদের সভই মানুৰ, রহমান জালাহ কিছুই নাখিল করেন নি। তোমরা কেবল মিখ্যাই বলে মাজু। (১৬) রসুলগণ বলন, আমাদের পরওয়ারদিগার জানেন, আমরা অবস্থাই ভোষাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছি। (১৭) পরিকারভাবে আলাহ্র বাণী পৌছে দেওয়াই আমাদের দায়িত্ব। (১৮) তারা বলল, আমরা তোমাদেরকে অওছ-অকল্যাণকর দেখছি। যদি তোমরা বিরত নাইও, তবে অবশাই তোমাদেরকে প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করব এবং ছামা-দের পদ্ধ থেকে তোমাদেরকে যন্ত্রণাদারক শান্তি স্পর্শ করবে। (১৯) রস্কাগণ করন, ভোমাদের অকল্যাণ ভোমাদের সাথেই। এটা কি এজন্য যে, আমরা ভোমাদেরক সদুপদেশ দিয়েছি ? বস্তুত তোমরা সীমালংঘনকারী সম্পুদায় বৈ নও (২০) অভসর শহরের প্রাক্তভাগ থেকে এক ব্যক্তি সৌড়ে এল। সে বলল, হে আমার সম্পূদার তোমরা রসূলপণের অনুসরণ কর। (২১) অনুসরণ কর তাদের, যারা তোমাদের কাছে কোন বিনিম্ম কামনা করে না, অথচ তারা সুগ্র প্রাণ্ড। (২২) আমার কি হল যে, বিনি আমাকে সৃতিট করেছেন এবং যার কাছে ভোমরা প্রভাবতিত হবে, আমি তার ইবাদত করব না? (২৩) আমি কি তার পরিবর্তে জন্যদেরকে উপাস্করণে গ্রহণ করবং

করণাময় যদি আমাকে কলেউ নিগতিত করতে চান, তবে তাদের সুগারিশ আমার কোন্ট কাজে আসবে না এবং তারা আমাকে রক্ষাও ক্রতে গারবে না। (২৪) এরপ করলে আমি প্রকাশ্য পথদ্রভটতায় পতিত হব। (২৫) আমি নিশ্চিতভাবে তোমাদের গাল্পার্ক্তার প্রতি বিশ্বাস ছাগন ক্রলাম। অতএব আমার কাছ থেকে ওনে নাও। (২৬) তাকে বলা হল, জাল্লাতে প্রবেশ কর। সে বলল হায়, আমার সম্পুদায় যদি কোনক্রমে জানতে গারত—(২৭) যে আমার গরওয়ারদিশার আমাকে ক্রমা করেছেন এবং আমাকে সম্পানিতদের অভর্তু ও করেছেন! (২৮) তারপরে আমি তার সম্পুদায়ের উপর আকাশ থেকে কোন বাহিনী অবতীর্ণ করিমি এবং আমি (যাহিমী) অবতরণকারীও না। (২৯) বস্তুত এছিল এক মহানাদ। অতপর সলে সঙ্গে সবাই ভ্রম্থ হয়ে গেল। (৩০) বান্দাদের জন্য আক্রিপ যে, তাদের কাছে এমন কোন রস্কুলই আসমন করেনি যাদের প্রতি তারা বিদ্বুপ করে না। (৩১) তারা কি প্রভাক্ষ করে না, তাদের পূর্বে আমি কত সম্পুদায়কে ধ্বংস করেছি যে, তারা তাদের মধ্যে আর ফিরে আসবে না। (৩২) ওদের স্বাইকে সম্বেত জ্বুইায় আমার দরবারে উপস্থিত হতেই হবে।

#### তফসীরের সার-সংক্রেপ

এবং আপনি তাদের (কাঞ্চিরদের) কাছে (রিসালতের সমর্থন এবং তওহীদ ও রিসালত অন্বীকারের কারণে ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে) এক জনপদের অধিবাসী-দের কাহিনী বর্ণনা করুন, যখন ভাদের কাছে রস্কুগণ আগমন করেছিলেন। (অর্থাৎ) আমি (প্রথমে) তাদের কাছে দু'জন রসূল প্রেরণ করেছিলাম। অতপর ওরা উভরকৈ মিখ্যা প্রতিসন্ন করন। তথন আমি তাঁদের উভরকে শক্তিশালী করনাম তৃতীয় এক্জন (রস্বারে) মাধ্যমে। অভপর ভারা ভিম্নজনই (জনপদবাসীদেরকে) বলন ঃ অমিরা তোমাদের কাছে— ( আল্লাইর পক্ষ থেকে ) প্রেরিত হয়েছি ( বাতে তোমাদেরকে আর্ম্রাইর একছবাদে বিধাস এবং মৃতিপূজা পরিহার করার জন্য হিদায়ত করি। বলা বাহল্য, আরা ছিল মুতিগুজক, যেমন ইনি তৈ তিনি আরাত থেকে তা জান বায়।) তারা ( অর্থাৎ জনপদবাসীরা ) বনন, তোমরা ভো আম্যুদ্রের মতই সাধারণ মানুষ। (রসূল হওয়ার বৈশিল্ট্য ভোমাদের নেই।) আর (ভোমাদের বৈশিষ্ট্রাই বা কি থাকবে, রিসাল্ড বিষয়টি ডিডিহীন। ) রহমান আছাহু ( তো কিতাব বা বিশ্বান জাতীয় ) কোন কিছু অবতীর্ণই করেনি। ছোমরা কেবল মিখ্যাই বলে যাহ। রসূত্রপণ বললেন, আমাদের পালনকর্তা জানেন, আমরা অর্ণাই তোমাদের কাছে (রসূলরূপে) প্রেরিত হয়েছি। (বিভিন্ন প্রমাণ বর্ণনা করার প্রও) যখন তারা মানেনি তথন শেষ জ্বওয়াবরূপে বাধ্য হয়ে তাঁরা কস্ম খেয়েছেন। যেমন পর্বতী স্বামং ভাঁদের বজবা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, (খোলাখুলি বিধান) প্রচার করাই আস্কুদের একমান দায়িছ ছিল। (প্রমাণাদি দারা দাবি প্রতিষ্ঠিত করা হাড়া যেহেতু

· 3.

কোন বিষয় খোলাসা হয় না ভাই বোঝা সেল যে, প্রথমে ভারা প্রমাণাদি গৈল করে-ছিলেন এবং সব্দেষে কসম করেছেন। মোটকথা, আমরা আমাদের কাজ করেছি। এখন তেমিরা না মানলে আময়া কি করব।) তারা বলতে লাগল, আমরা তোমা-দেরকে অলকুণে মনে করি। ( হয় ভারা দুভিক্ষে গভিত ছিল বিধায় না হয় নতুন বিষয় বিচারের কলে তাদের মধ্যে কলহ-বিবাদ ও মতানৈক্য মাধাচাড়া দিয়ে ওঠরি করিছে একথা বলেছিল। তোমরা জনসাধারণের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করেছ। যার ফিলে অকল্যাণ হচ্ছে এবং এটাই অলক্ষণ। আর এর কারণ ("ভোমরা") যদি এ দাবি ও আহ্বান থেকে বির্ভ নাহও, তবে (মনে রেখ) আমরা ভোমাদেরকে প্রস্তর বর্ষণে ইত্যা করব এবং (এর আগেও) আমাদের গচ্চ থেকে তোমাদেরকৈ ষ্ত্রণাদায়ক শান্তি স্পর্ণ করবে। রসূলগণ বললেন, ভোমাদের অমংগল ভোমাদের সাথেই লেগে আছে। ( অর্থাৎ অমংগনের কারণ হল সতা গ্রহণ না করা। আর তা হল তোমাদেরই কাজ)। আমরা ভোমাদেরকে সদুপদেশ দিয়েছি', ভোমরা কি তাকে অমলন বলে মনে কর ? কিন্ত প্রকৃতপক্ষে তা অমলন নয়,)বরং তোমরা (বরং) সীমালংঘন-🍽রী সম্প্রদায়। (সুভরাং শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণের কারণে ভোমাদের অমলল হয়েছে এ যুক্তি-বুদ্ধির বিরুদ্ধাচরণের দরুন ভোমরা এর কারণ বুবেছ। এই সংশাপের খুরর প্রচারিত হলে ) শহরের প্রান্ত থেকে এক (মুসল্মান্) ব্যক্তি (জাপন্ সুন্দু-দায়ের হিতাকাওক্ষার কারণে অথবা রসূলগণের হিতাকাৎক্ষার কারণে ) ছুটে আসল ( এবং তাদেরকে ) বলল, হে আমার সন্দ্রদায়, তোমরা রস্লগণের অনুসরণ কর। অনুসরণ কর তাঁদের, ষাঁরা ভোমাদের কাছে কোন বিনিময় কামনা করেন না এবং তাঁরা বরং সুপথপ্রাণ্ডও বটে (অর্থাৎ বার্থপরতা যা অনুসরণের পথে অন্তরায়বিশেষ তাও তাঁ্দের মাঝে অবর্তমান এবং সুপথে থাকা যা অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করে তা তাঁদের মাঝে বিদ্যমান। সুতরাং এ দের অনুসরণ করা হবে নাকেন? এছাড়া (আমার এমনি কি ওষর-আপত্তি রয়েছে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, কেন! ( যা ইবাদতের যোগ্য ইও-রার প্রমাণ) তাঁর ইবাদত করব না (আর বিষয়টি নিজের উপর আরোপ<sup>্র</sup>করে আগত্তক ৰলেছে এজন্য ষাতে উদ্দিল্টরা উত্তেজিত হয়ে চিতা-ভাবনা ত্যাগ নী করে। আসল উদ্দেশ্য এই যে, এক আল্লাহ্র ইবাদত করতে তোমাদের কি ওযর আছে?) তোমাদের স্বাইকে তাঁরই দিকে হ্নিরে যেতে হবে। ( কাজেই তাঁর রসূলগণের অনু-সরণ করাই বৃদ্ধিমন্তার কাজ। অতপর বলা হয়েছে যে, মিথ্যা উপাসারা ইবাদত পাওয়ার যোগ্য নয়।) আমি কি আল্লাহকে ছেড়ে অন্য দেবদেবীকে উপাস্যন্ধপে প্রহণ করব ? ( অখচ তারা এমন অসহায় যে, ) করুণাময় (আল্লাহ্ ) আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চাইলে সে উপাস্যদের সুপারিশ আমার কোন কাজেই আসবে মাঞ্জবং ছারা আ্মাকে (শক্তির জোরে এই কচ্ট থেকে ) রক্ষাও করন্তে পারবে না। অর্থাৎ 🚚 ভারা নিজেরা ক্ষমতার অধিকারী এবং না ক্ষমতার অধিকারীর কাছে সুপারিশের মাধ্যমও হতে পারে। কারণ প্রথমত জড় পদার্থের মধ্যে সুপারিশের যোগ্যতাই নেই। দিতীয়ত আলাহ্র অনুমতি ছাড়া কেউ সুপারিশ করতে পারে না।) এমন করতে আমি প্রকাশ্য প্রথল্ল চ্চতার নিপ্তিত হব। (এতেও বিষয়টি নিজের উপর আরোপ করে অপরকৈ

গুনানো হয়েছে )। আমি তোমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস দ্বাপন করলাম। অতএব ভোমরা (৩) আমার কথা ওন। ( এবং বিশ্বাস্ শ্বাপন কর। কিন্ত এর্ব কথার তারা কর্মপান্ত করজনা।) বরং প্রস্তর বর্ষণ করে অথবা অধিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে অথবা পরা টিপে তাকে শহীদ করল। শহীদ হওয়ার সাথে সাথে তাকে ( আ**ছা**হ্র প্রক্রথেকে) বলা হল, জালাতে প্রবেশ কর। (তখনও সে আপন সম্পুদারের কথা চিন্তা করল—) বলভে লাগল, হায় আমার সম্প্রদায় যদি জানত আমার পালনকর্তা 🤇 ঈুষান ও রস্তার অনুস্রণের বরকতে) আমাকে ক্রমা করেছেন। ( এ অবছা জানলে তারাও বিশ্বাস স্থাপন করত এবং ক্ষমাঞ্জাপত ও সম্মানিত হতে পারত ৷ ) আর (ক্সন-পুদবাসীরা যখন রস্থগণের সাথে এবং তাঁদের অনুসারীর সাথে এ আচরণ করল, তখন প্রামি তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিলাম। বন্ধত ) এ জন্য আমি তার ( শহীদ ব্যক্তির ) মৃত্যুর পর তার সম্পুদায়ের উপর আকাশ থেকে (ফেরেশুভাদের ) কোন কাহিনীং অবতীর্ণ :করিনি এবং এর প্রয়োজনও ছিল না। ( কারণ ভাদেরকে নিপাত করা :: এর উপর নির্ভরদীল ছিল না, যে জন্য কোন**ু বিরাট বাহিনীর প্রয়োজন**ুহতো বরং ) সে শান্তি ছিল এক বিকট আঞ্চয়াজ 🖂 যা জিবরাসল (জা) করেছিকেন অথবা জন্য কোন ক্লেরেশভা। 🕰 বলে জন্য যে কোন আযাবও বুবানো হয়ে থাকবে। যেমন, স্রা মুমিনে উন্দেশ্রী কার্ট আরাতের তহ্নসীরে বলা হয়েছে।] ফলে তারা তৎক্ষণাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল। (অর্থাৎ মরে গেল। অভগর কুহিনীর পরিণতি বলার জন্য মিখ্যারোপকারীদের নিন্দা করা হয়েছে যে, ) আক্ষেপ ( এমন ) বালাদের জন্য, তাদের কাছে যখনই কোন রসূল আগমন করেছেন, তখনই তারা ভাঁকে ঠাট্রা-বিদুপ করেছে। তারা কি দেখেনি যে, আমি ভাদের পূর্বে অনেক সম্পদায়কে (এই মিখ্যারোপ ও ঠাট্টা-বিদ্রুপের কারণে) ধ্বংস করে দিয়েছি তারা তাদের মধ্যে ( দুনিয়াতে আর ) ফিরে আসে না। ( এ বিষয়ে চিন্তা করলে তারা মিখ্যারোপ ও ঠাট্টা-বিদুপ থেকে বিরত থাকত। এ শান্তি ভো দুনিরাতে দেওরা হয়েছে আর পরকালে ) তাদের স্বাইকে সমবেতভাবে অবশাই আমার দরবারে উপস্থিত করা হবে 🛵 ( সেখানে আবার শান্তি হবে এবং সে শান্তি হবে চিরন্থারী। )

্লানুবলিক ভাতব্য বিষয়

ত্রিন্তি তিন্তি কিন্তি কিন্তি তিন্তি কিন্তি কামির প্রমাণ করার জন্য জনুরাগ ঘটনার দৃশ্টাভ বর্ণনা করারে তিন্তি কামির করার উদ্দেশ্যে কোরজান পাক দৃশ্টাভছরাগ প্রাচীনকালের একটি কাহিনী বর্ণনা করেছেন যা এক জনপদে সংঘটিত হয়েছিল।

কাহিনীতে উরিষিত জনগদ কোন্টি ? কোরজান পাক এই জনগদের নাম উল্লেখ করেনি। ঐতিহাসিক বর্ণনায় মুহাত্মদ ইবনে ইসহাক হযরত ইবনে আকাস, কাবে P0 > 52.5

আহবার ও ওয়াহাব ইবনে মুনাক্ষেহ প্রমুখের উজ্তিক্রমে জনপদের নাম ইন্তাকিয়া উল্লেখ করেছেন। আবৃ হাইয়ান ও ইবনে কাসীর বলেন, তফসীরবিদগণ থেকে এর বিপরীতে কোন উজি বণিত নেই। মু'জামুল-বুলদানের বর্ণনা অনুযায়ী ইন্তাকিয়া শামদেশের একটি প্রখাত ও বিরাট নগরী। যা তার সমৃদ্ধি ও ছাপত্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। এ নগরীর দুগঁ ও নগর-প্রাচীর দর্শনীয় বন্ত ছিল। এতে খৃন্টানদের বড় বড় স্বর্ণ-রৌপ্যের কারুকার্য খচিত সুশোভিত গির্জা অবস্থিত রয়েছে। এটি একটি উপকূলীয় নগরী। ইসলামী আমলে শামবিজয়ী হয়রজা আবৃ ওবায়দা ইবনুলজাররায়্ (রা) এ শহরটি জয় কর্মছিলেন। মুজামুল-বুলদানে আরও উল্লেখ আছে যে, এ কাহিনীতে বিভিত হাবীব নাজ্ঞারের সমাধি এ শহরেই অবস্থিত। দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ এর বিয়ারত করতে আসে। যার বিবরণ পরে বর্ণনা করা হযে। এই বর্ণনা থেকে আরও জানা মায় যে, আয়াতে উল্লিখিত জনপদ হচ্ছে এই ইন্ডাকিয়া নগরী।

ইবনে কাসীর লেখেন, ইভাকিরা ছিল খুল্ট ধর্ম ও খুল্টবাদের কেন্দ্ররূপে পরি-গাঁকিত চারটি শহরের অন্যতম। এ চারটি শহর হচ্ছে কুদ্রু, রোমীয়া, আলেকভান্দ্রিরা ও ইভাকিরা। তিনি আরও লিখেছেন, খুল্ট ধর্ম গ্রহণকারী প্রথম শহর হচ্ছে ইভা-কিরা। এর ভিডিতেই, আয়াতে উল্লিখিত জনপদটি ইভাকিরা কি না সে ব্যাপারে ইবনে কাসীর (র) বিধাদিবত হয়ে পড়েছেন। কেননা কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী এ জনপদটি ছিল রিসালত অস্বীকারকারীদের বসতি। ঐতিহাসিক বর্ণনা মতে তারা ছিল মূর্তিপূজারী মুশরিক। অতএব খুল্ট ধর্ম গ্রহণে অগ্রসামী ইভাকিরা কেমন করে এই জনপদ হতে পারে।

এ ছাড়া কোরজানে উল্লিখিত আয়াতসমূহ থেকে একথাও প্রতীয়মান হয় যে, এই ঘটনায় সমগ্র জনপদের উপর সর্বনাশা আযাব নেমে আসে, যার ফলে সেখানকার কেট রক্ষা পারনি। অথচ ইভাকিয়া সম্পর্কে ইতিহাসে এরাপ কোন ঘটনা ববিত কেই। ভাই ইবনে কাসীরেত্ত মতে হয় আয়াতে উল্লিখিত জনপদ ইভাকিয়া নয়, অনা কোল বস্তি, মা হয় ইভাকিয়া নামেই জন্য কোন বসতি হবে যা প্রসিদ্ধ ইভাকিয়া শহর নয়।

ক্ষতহল মামানের প্রস্থান ইবনে কাসীরের এসব প্ররের জওয়াব দিয়েছেন। কিন্ত এ সম্পর্কে মওলানা আশরাফ আলী থানভী (র) বয়ানুল কোরআনে যে বজবারেছেন, তাই নির্ভেজাল বলে মনে হল। তিনি বলেন, আয়াতের বিষয় বোঝার কন্য এই জনগদ নিদিন্ট করা জরুরী নয়। কোরআন পাক যখন একে জন্সন্ট রেছেছে, তখন জবরদন্তি একে নিদিন্ট করার প্রয়োজনই বা কি? পূর্ববর্তী মনীষিগণও বলেম, এটা ১০৫২ বিরাম জন্সন্ট রেছেছেন. তোমরাও তাকে জন্সন্ট থাকতে দাও।

اَنْ جَامَ هَا الْمُرْسَلُونَ اِذْ اَرْسَلْنَا الْبَهِمِ اثْنَيْنِ نَكُنَّ بُو هُمَا فَعَزَّ زَنَا بِثَالِثِ مَرْمَ بِهُ مِرْمَالُونَ مَرْمَ بِهُ مِرْمَالُونَ विषठ खनशार छिनखन त्रमृत शिविछ रासहिस्ति।

এ আরাতে তারই বিবরণ দিয়ে বলা হয়েছে বে, প্রথমে দু'জন রস্ত্র প্রেরিত হলে জনপদের অধিবাসীরা তাঁদেরকে মিথ্যাবাদী বল্লে আখ্যারিড করতে শুরু করে এবং অমান্য করে। অতপর আলাহ্ তা'আলা তাঁদের শক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তৃতীয় একজন রস্ত্র প্রেরণ করলেন। অতপর রস্ত্রন্তর সম্পিরতিভাবে জনপদবাসীদেরকে বললেন, তি তি আমরা অবশাই তোমাদের হিদায়তের জন্য প্রেরিত হয়েছি।

এখানে রস্লের জর্খ কি এবং এ রস্ল কারা ছিলেন? রস্ল ও মুরসাল শব্দ দুটি কোরআন পাকে সাধারণত নবী ও পর্যাধর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ আয়াতে আলাহ্ প্রেরণ করাকে নিজের সাথে সম্পৃত্ত করেছেন। এটাও এ বিষয়ের ইলিত যে, এখানে রস্ল অর্থ নবী ও পর্যাধর। ইবনে ইসহাক, হয়রত ইবনে আকাস, কা'বে আহ্বার ও ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এই জনপদে প্রেরিত তিনজনই আলাহ্ তা'আলার পরস্থার ছিলেন। তাঁদের নাম সাদেক, সদুক ও শালুম বলে বণিত রয়েছে। এক রেওয়ায়েতে তৃতীয় জনের নাম শামউনও উল্লেখ করা হয়েছে।—( ইবনে-কাসীর)

হযরত কাতাদাহ বলেন, এখানে ত্রিত শিক্ষা পারভাষিক অর্থে নয়, বরং আডিধানিক 'দৃত' অর্থে ব্যবহাত হয়েছে। প্রেরিত তিনজন য়য়ং পয়গদর ছিলেন না, বরং হযরত ঈসা (আ)-র সহচরগণের মধ্য থেকে তাঁরই নির্দেশে জনগদে প্রেরিত হয়েছিলেন ।---( ইবনে কাসীর ) প্রেরক ঈসা (আ) আল্লাহ্র রস্কুল ছিলেন বিধায় তাঁর প্রেরণও পরোক্ষভাবে আল্লাহ্ তা'আলারই প্রেরণ ছিল। তাই আয়াতে 'আলাহ্ প্রেরণ করেছেন' বলা হয়েছে। ইবনে কাসীর প্রথম উজি এবং কুরতুবী প্রমুখ দিতীয় উজি প্রহণ করেছেন। আয়াতের বাহ্যিক ভাষা খেকেও বোঝা মায় য়ে, তাঁরা আলাহ্র নবীও পয়গদর ছিলেন।

উদ্দেশ্য এই বে, শহরবাসীরা প্রেরিভ লোকদের কথা অমান্য করল এবং বলতে লাগল, ভোমরা অলচ্চুণে। কোন কোন রেওয়ায়েতে বলিত আছে যে, তাদের অবাধাতা এবং রসূলগণের কথা অমান্য করার কারণে জনগদে দুভিক্ষ ওক্ল হয়ে যায়। ফলে তারা তাঁদেরকে অলচ্চুণে বলল। অথবা অন্য কোন কতে দুভিগ হয়ে থাকবে। কাফিরদের সাধারণ অভ্যাস এই যে, কোন বিপদাপদ দেখলে তার কারণ হিদায়তকারী ব্যক্তি বর্গকে সাব্যম্ভ করে। যেমন মুসা (আ)-র সম্প্রদায় সম্পর্কে কোরআনে আছে ঃ

نَازَا جَامَتُهُمُ الْتَحَمَّنُةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ لَصِبْهُمْ سَيِّدَةً يَطَيَّرُ وَ ابْمُو شَي

र्वे के प्राप्तिक अातिक (আ)-এর সম্পুদার তাঁকে বলেছিল ؛ كَالْبِينَ فَا لِكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

्रें क्षांतांठा घठनांत्र जीरे रात्राह ।

তামাদেরই কুকর্মের ফল। তামাদের অমলল ভোমাদের সাথেই। অধাৎ এ অমলল ভোমাদের সাথেই। অধাৎ এ অমলল ভোমাদের সাথেই। অধাৎ এ অমলল ভোমাদেরই কুকর্মের ফল। কিন্তু ক্ষমও অমললের প্রভিদান অর্থেও ব্যবহাত হয়। এখানে বিভীয় অর্থই উদ্দেশ্য।—(ইবনে কাসীর, কুরুতুরী)

শ্বের মাধ্যমে ক্রক্ত করা হয়েছে, যার অর্থ সাধারণ জনগদ । তাল ছাট্ট বৃদ্ধিই হোক অথবা বড় কোন শহর। আর এ আরাতে সে জারগাটিকে শ্বেন করা হয়েছে, বার অর্থ সাধারণ জনগদ । তাল ছাট্ট বৃদ্ধিই হোক অথবা বড় কোন শহর। আর এ আরাতে সে জারগাটিকে শ্বেন লাভ করা হয়েছে, বা কেবল বড় শহর অর্থেই ব্যবহাত হয়। এতে জারা গেল বেল আইনাছলটি কোন বড় শহরই ছিল। স্তর্গাং এতে কে উভিনেই সমর্থন হর, বাতে একে ইভারিকা বলা হয়েছে। আরাতে বর্ণিত ইন্দ্রিকা তিত্ত তিব তাল হয়েছে। আরাতে বর্ণিত ইন্দ্রিকা তিত্ত তিব তাল হাট এল। তিত্ত বিশ্বিক তাল হাট এল। কাজেই জর্খ দীট্টার্ল বে, মগরীর দূরবালী কোন এক প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি সৌজানো। কাজেই জর্খ দীট্টার্ল বে, মগরীর দূরবালী কোন এক প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি সৌজানো। কাজেই জর্খ দীট্টার্ল বে, মগরীর দূরবালী কোন এক প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি সৌজে এল। কোন কোন সময় তাল অর্থেও ব্যবহাত হয়। যেমন, সূরা জুমাআয় তিন্তা বিশ্বিক ব্যবহাত হয়। যেমন, সূরা জুমাআয়

REAL BURET TO THE

সংবাদ পেলেন যে, শহরবাসীরা রসূলগণকে মিখ্যাবাদী বলে তাঁদেরকে হত্যা করার প্রস্তৃতি নিজে, ত্বান তিনি আপন সম্প্রদায়ের গুড়েক্ছা ও রসূলগণের প্রতি স্থানুভূতির মনোভবি নিয়ে দ্বত সম্প্রদায়ের মধ্যে উপস্থিত হলেন এবং তাদেরকৈ রসূলগণের অন্সরম্ভ করার উপদেশ দিলেন। অবশেষে তিনি নিজের ঈমান ঘোষণা করে বললেনঃ

— অর্থাৎ আমি তোমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস

ছাপন করলাম—তোমরা ওনে রাখ। এ ছোজগারি সম্প্রান্তের উদ্দেশ্যেও হতে পারে এবং এতে "তোমাদের পালনকর্তা" বলে বাস্তব ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, খদিও তারা তা ছীকার করত না। ঘোষণাটি রসুলগণের উদ্দেশ্যেও হতে পারে এবং

वर्णात উদ্দেশ্য এই যে, আপুনারা अनुन এবং আলাহর সামনে আমার সমানের সাক্ষ্য দিন।

अर्था क्यां कियानमात्त्र و الجنة تال ياليت تومى يعلمون

উদ্ধেশ্য শহরের প্রক্র থেকে অপ্রেড ব্যক্তিকে রলা হল, জালাতে প্রক্রে কর। বাহাত কোন ফেরেশতার মাধ্যমে তা বলা হয়েছে। জালাতে প্রবেশ করার অর্থ এ সুসংবাদ দেওয়া বি, জলিত তোমার জন্য অব্ধারিত হয়ে সেছে। সময় এলৈ জলীৎ হার্লর-নলরের ক্ষা তুলি ভা লাভ করিব। কুরুকুবী দু

তি বিশ্ব জান্নাতেই প্রবেশ ক্রার,শূমিন।

ে কোরভান পানের উপ্রেক্ত কাকোর দার। ইলিড করা হয়েছে যে, লোকটিকে শুরীদ করে দেওয়া হয়েছেল। কেনুনা কেবল জানাতে প্রবেশ অথবা জানাতের বিষয়াদি দেখা মৃত্রি পরই সম্ভবপর।

ঐতিহাসিক বর্ণনায় হয়রত ইবনে-আকাস, মুকাতিল, মুজাহিদ প্রমুখ থেকে বিশিত আছে যে, হাজীল ইবনে ইসমাইর নাজার নামক এ ব্যক্তি সেই বাজিজনের অন্যাত্র নাজার নামক এ ব্যক্তি সেই বাজিজনের অন্যাত্র বাজার রুগুলুলাহ (সা)-রাজাবির্ভাবের দেহ বছর পূর্বে তাঁর প্রতি নিমাস স্থাপন করেছিলাক। বিভিন্ন বাজি ভ্রমা আকবর সম্প্রাক বিশিত আছে যে, তিনি পূর্ববতী কিতাবসমূহে রুগুলুলাহ (সা)-রাজাদনের সংবাদ সিঠি করে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন দি তৃতীরা বাজি ও রারাকা ইবনে নওজেলও রস্বুলাহ (সা)-রা নর্মত লাভিত্র পূর্বেই তাঁর প্রতি বিশ্বাসী হয়েছিলেন।—(স্থানী)

্রিটা একমার তীর্ই বৈশিষ্ট্য বে, জন্ম ও নবুরতি রাশ্তির পূর্বেই তিন কাজি তার প্রতি বিশ্বাস ছাপন করেন। জন্য কোন প্রগছরের বেলায় এমন হয়নি।

'अज्ञाराव देवतमः मूनस्करं वर्णमा करहन, क्वीव नाष्ट्रातः कृष्ट<del>े खानसम्</del> विकासः। তার বাসগৃহ শহরের সর্বশেষ প্রান্তে জরুছিত ছিত্ত। কার্ডনিক উপাস্তদের করে জানুলা লাভের দোরা করতে করতে তার সভ্র বছর অতিবাহিত হয়ে যায়। প্রেরিভ রসুলগণ ঘটনাক্রমে সে প্রাত্তবর্তী দার দিয়ে ইভাকিয়া শহরে প্রবেশ করলৈ সর্বপ্রথম তার সাথেই তাঁদের দেখা হয়। তাঁরা তাকে মূর্তিপূঁজা সরিত্যাস করার এবং এক আল্লাহ্র উপসিনা করার দাওয়াত দিলেন। ভিনি বললেন, আগনাদের দাবি যে সভা, ভার কোন প্রমাণ বা নিদর্শন আছে কি ? তাঁরা হাঁা' বললৈ তিনি খীয় কুর্চরোসের কথা উল্লেখ করে জিডেস क्रवलान, जामनावा अ वाधि मृत्र क्रवलिं भारतम कि? त्रमुलभन वर्तर्शन, श्री जामवी জায়াদের পর্জন্ধরারদিগারের কাছে দোয়া করব। তিনি দুর্ভান্তি রোগ্নমুক্ত কুরবেন। তিনি বললেন, আশ্চর্যের কথা, আমি সত্তর বছর ধরে দেবদেবীদের কাছে দোয়া স্কুরুছিঃ কিন্ত কোন্ই উপকার পাইনি। আপনাদের পরওয়ারদিখার একদিনে কিরাপে আমার অবস্থা পাল্টে দেবেন? রসূলগণ বললেন, হাঁ। আমাদের রব সর্বশক্তিমান। তুমি যাদেরকে উপাস্য ছির করেছ, তাদের কোন ওরুছই নেই। তারা কারও উপকার বা অপকার করতে পারে না। একথা গুনে হাবীব জীলাহ্দ প্রতি কিলাস <del>ইলিন করিলেন। বস্তুলগণ</del> তাঁর জনা দোৱা করবে আলাহ্ তা আলা তাঁকে সম্পূর্ণরূপে নিরাময় করে দিলেন। কলে তাঁর ঈমান আরও দৃ্ভতর হয়ে গেল। তিনি প্রতিভা ক্রলেন, সারাদিনে যা উপার্জন করব, তার অর্ধেক আল্লাহ্র পথে বায় করে দেব। সুতরাং মুখন রসূলগণের বিরুদ্ধে নহরবাসীদের বিক্ষোভের সংবাদ পেরেম, তখন তিনি ছুটে এরেন এবং সম্প্রদায়কে ্বুঝিয়ে স্বীয় ঈমান ঘোষণা করে দিলেন। ফলে গোটা সম্প্রদায় তাঁর শলু হয়ে গেল এবং ्त्रकारे जात्र जेभन्न वाभित्रः अपन । एयत्रज्ञ रेयता यम्प्रेत (त्रा) वर्गनाः कृत्वनः स्थि মেরে মেরে সবাই তাঁকে শহীদ করে দিল। কতক রেওয়ারেতে প্রস্তর বর্ষণের কথা আছে। বেদম প্রহারের সময়ও তিনি وَالْكِلْ دُوكِ (হে আমার পালনকর্তা, আমার সালুদায়কে হিদায়ত দান করন) বুলে যাছিলেন।

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, তারা রসূল্রয়কেও শহীদ কিরি দৈয়। কিও কোন সহীয়ে রেওয়ায়েতে তাঁদের পরবর্তী অবহা রুণিত হয়নি। সুশক্ত মনে হয় থে, তাঁরা নিহত হন্দি। — (কুরতুবী)

—হাবীব নাজার বীরম্বের সাথে আল্লাহ্র পথে শহীদ হয়েছিলেন। তাই আল্লাহ্ তা আলা তার সাথে বিশেষ সম্মান ও অনুগ্রহমূলক ব্যবহার করে আলাতে প্রবেশের আদেশ দেন। তিনি বখন এই সম্মান, অনুগ্রহ ও আলাতের নিয়ামতসমূহ প্রতাক্ষ করলেন, তখন সম্পুদারের কথা সমর্থ করে বাসনা প্রবাদ করলেন যে, হার আমার সম্পুদার বদি আমার অবহা সম্পর্কে অবস্থাহ হত যে, বসুল্গণের ক্ষি বিশ্বাস আগনের ক্ষিয়ানে আ**র্মাহ** ভাজালা জামাকে কেমন জনুগ্রহ, সম্মান ও চিল্লছায়ী নিয়ামত দান করেছেন, তাকে সম্ভাৰত ভারাও বিশ্বাস স্থাপন করেছ। আলোচ্য জায়াতে এই বাসনাই ব্যক্ত হয়েছে।

গরগদরসূত্ত দাওয়াত ও সংকার ঃ প্রেরিত রস্ক্রয় মুশরিক ও কাফিরদের সাথে বেডাবে কথা বলেছেন, তাদের কঠোর ও তিজ কথার বেডাবে জওয়াব দিয়েছেন, অনুরূপভাবে তাদের দাওয়াতে ইসলাম প্রহণকারী হাবীব নাজার বীয় সম্পূদায়ের মামনে যেডাবে বজবা রেখেছেন, ক্রেব বিষয় পর্যান্তেচনা করলে দেখা যাবে যে, এতে ধর্ম প্রচারক ও সংকারকার্যে বজী লোকদের জন্য চমহকার পথনির্দেশ রয়েছে।

ি রিসুর্বিস্থানির উপদেশিক্তিক প্রচার ও শিক্ষার জওয়াবে মুশরিকরা তিনটি কথা বর্তিটিঃ

- (১) তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ, আমরা তোমাদের কথা মানব কেন?
  - (২)ুকরণাময় আলাহ্কারও প্রতি কোন পয়ুগাম ও কিতাব নায়িল করেন নি।
  - ्र (७) : खासम् निर्म्नः त्रिथा कथाः यत्रहः।

চিত্তা করুন, নিঃ ছার্থ উপদেশমূলক আলাপ-আলোচনার জওয়াবে এরাপ উত্তেজনা-পূর্ণ কথাবার্তার কি জওয়াব হতে পারত ৈ কিন্ত রসূলগণ কি জওয়াব দিলেন। তারা তথ্য কলকেন وبنا يعلم انا البكم أحر ساو ভ অর্থাৎ আমাদের পালনকর্তা জানেক,

वासता रहातीएमत अहि धातिक स्रितिह। वाति वत्तात्त : ومَا عَلَيْنَا إِلَّا ٱلْهِلَا عَ الْمَجْمَانِ :

অর্থাৎ আমাদের কর্তব্য আমরা পালন করেছি এবং আলাহ্র প্রগাম সুস্পন্টভাবে তেমিদির কাছে পৌছে দিয়েছি। এখন মানা না মানা তোমাদের ইচ্ছা। লক্ষ্য করুন, তাঁদের ভাষায় প্রতিপক্ষের উদ্ধানিমূলক কথাবার্তার কোন প্রতিক্রিয়া আছে কি? কেমন লেহপূর্ণ ক্ষওয়ার দিয়েছেন।

এরপর মুশরিকরা আরও বলল, তোমরা অলক্ষ্ণি, তোমাদের কারণেই আমরা বিপদাপদে পড়েছি। এর নিদিন্ট জওয়াব ছিল এই ঃ অলক্ষ্ণে তোমরা নিজেরাই। তোমাদের কুকর্মের কুফল তোমাদের গলার হার হয়েছে। কিন্তুরসূলগণ এ বিক্রাট্ট অলক্ষ্টভাবে ল্যুক্ত করেছেন, যাতে তারাই যে অলক্ষ্ণে, তা পরিকার হয়নি।

তাঁরা বললেন, عُكُمُ مُعُكُمُ اللهِ অধাৎ ভোমাদের অমুলল ভোমাদের সাথেই রয়েছে।

অতপর আরার রেহের ভলিতে বললেন, بَانُ وَكُرُالُمُ অধাৎ তোমরা চিঙাকির আনরা তোমাদের কি ক্ষতি করলাম। আমরা তো কৈবল তোমাদেরকে ওভেক্ষিকুলক উপদেশই দিয়েছি। খাঁ। উদ্দের স্বাধ্যকা কঠোর বাক্য ছিল এই ঃ ত্র কর্ম বিশ্ব কর।

তিলকে তালে পরিণত কর।

এ হচ্ছে রসূলগণের সংলাপ। এখন তাঁদের দাওরাতে সাড়াদানকারী নও-মুসলিমের সংলাপের প্রতিও লক্ষ্য করুন। তিনি প্রথমে দু'টি কথা বলে সম্প্রদারকে রসূলগণের কথা মেনে নেওরার আহ্বান জানালেন। প্রথম এই যে, চিন্তা কর, এরা দূরদ্রাভ্ত থেকে তোমাদেরকে উপদেশ দেওরার জন্য এসেছেন। সক্ষরের কল্ট সহ্য করেছেন, তদুপরি ভোষাদের কাছে কোনরকম বিনিম্মও কামনা করেন না। এরাপ নিঃভার্থ লোকদের কথা চিন্তা-ভার্নার দাবি রাখে। বিতীয় এই যে, তাঁরা যা বলেছেন, তা একান্ত, ভান-বুদ্ধি, ন্যায়-নীতি ও হিদায়েতের কথা। এরপর সম্প্রদায়কে তাদের রাভি ও পথল্লভাতা সম্পর্কে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে বললেন, ভোমরা ভোমাদের স্টিকের্তা ও স্থলভাতা সম্পর্কে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে বললেন, ভোমরা ভোমাদের স্টিকের্তা ও স্বেশজিমান আল্লাহ্র ইরাদত পরিত্যাপ করে বহন্ত-নিদ্বিত্ত মৃতিকে লাণকর্তা মনে করে বসেছ। অথচ তারা ভোমাদের এতটুকু উপকার করার দক্তি রাখে না এবং আল্লাহ্র কাছেও তাদের কোন মর্যাদা নেই যে, সুপান্ধিল করে তোমাদেরকে বিপদমুক্ত করবে।

কিন্ত হাবীব নাজ্ঞার কথাগুলো তাদেরকে সরাসরি না বলে নিজের সাখি সংযুক্ত করার প্রস্থা অবলম্বন করলেন।

অর্থাৎ এভাবে তিনি প্রতিপ্তের জন্য

উত্তেজিত না হয়ে ঠান্তা মাধায় চিন্তা করার সুষোগ সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু তাঁর সম্পুদায় যখন তাঁর নমান্তাও লৌজনাবাধের প্রতি মুক্তেগও করল না এবং তাঁকে হত্যা করার জন্য বাঁগিয়ে গড়ল, তখনও তিনি বদদোয়ার পরিবর্তে والمراح والمرا

বর্তমান যুগের প্রচারক ও সংকারকগণ সাধারণভাবে এই পরগছরসুলভ আদর্শ পরিভাগ ব্যাহছেন। ফলে মানুষের মধ্যে ভাদের সাঙ্গোভ ও প্রচার নিত্তল হলে কায়। বজ্তা-বিবৃতিতে মনের ঝাল মেটানো এবং প্রতিপক্ষের প্রতি বিদ্ধুপাত্মক বাকা বর্ষণ করাকে আজকাল বাহাদুরী ভান করা হয়, যা প্রতিপক্ষকে আরও বেশি জেদ ও হঠ-কারিভার আবর্তে নিক্ষেপ করে।

و ما أَنْوَ لَنَا عَلَى تَوْ مِعْ مِنَ بَعْدِة مِنْ جَنْدِ مِنَ السَّيَاءِ وَمَا كُنَا مَنْوِ لَيْدَ أَنَ अरह विशासानकाती ७ स्वीव

নাজ্ঞারকে শহীদকারী সম্পুদারের উপর আসমনী আষাবের বিষয় বণিত হয়েছে। এর ভূমিকায় বলা হয়েছে যে, এ সম্পুদায়কে আযাব দেওয়ার জন্য আমাকে আকাশ থেকে ফেরেশতাদের কোন বাহিনী পাঠাতে হয়নি এবং এরূপ বাহিনী পাঠানো আমার রীতিও নয়। কারণ আলাহ্র একজন ফেরেশতাই বড় বড় শভিশালী বীর সম্পুদায়কে মৃত্তির মধ্যে ধ্বংস করে দেওয়ায় জন্য যথেল্ট। কাজেই তাঁর জন্য ফেরেশতার বাহিনী প্রেরণ করার কি প্রয়োজন। এরপর তাদের উপর আগত আযাবের বিষয় বর্ণনা করে বলা হয়েছে, একজন ফেরেশতার বিকট চীৎকারের ফলে তারা সবাই নিথর-নিত্তথ্য হয়ের হয়ের।

বণিত আছে যে, জিবরাঈল আমীন ফেরেশতা শহরের দরজার দুই বাহ ধরে এমন কঠোর ও বিকট আওরাজ দিলেন, যার ফলে সবারই প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল। তাদের মৃত্যুকে কোরআন المراف শব্দ বারা ব্যক্ত করেছে। এই এর অর্থ আঞ্চলক নিজেল। এই অঞ্চলা। প্রত্যেক শ্রাণীর লাণ সহজাক তাগের উপর নিজ্রশীল। এই তাল ক্রম ব্যক্তম হওয়ায় নামই মৃত্যু। কাজেই ৩০ কি অর্থ হল সহজাত তাপ মতম হওয়ায় নামই মৃত্যু। কাজেই ৩০ কি অর্থ হল সহজাত তাপ মতম হওয়ায় কারণে তারা ছিল শীতল ও নিখর।

وَالِيَةٌ لَهُمُ الْاَنْهَ الْمَيْتَةُ الْحَيْنِهُا وَاخْرَجْنَا مِنْهَا حَبُّا فَا عَرَبُنَا وَاخْرَجْنَا مِنْهَا حَبُّا فَيْوَنَ وَمَا عَلَيْهِ وَنَ نَخِيْلٍ وَاغْمَالٍ وَفَخَرْنَا فَيُوْنَ وَوَجَعُلْتَا فِيهَا عِنْ الْعَيْوَنِ وَلِينَا كُنُوا مِنْ ثَمَرُهِ فَي وَمَا عَلَيْهُ آلْبُويُهِمْ الْفُلًا يَشْكُرُونَ وَمَا عَلَيْهُ آلْبُويُهِمْ الْفُلًا يَشْكُرُونَ وَهُمُ الْذُواجَ كُلُها مِثَا لَا يَعْلَمُونَ وَوَائِنَةً لَهُمُ الذَّلُ اللهُ ال

هُمْ مُعْطَاعِمُونَ فَهُ وَالشَّبُسُ تَجْرِي لِبُسْتَعَرِّلُهَا وَالْكَ تَعْلِيرُ الْعَرَائِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالُونُ وَلَا الْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَا

(७७) छारमङ अन्मिः अन्मिः तिमर्गत सुष्ठ शृथियो। साप्ति अङ्ग असीविक এবং তা থেকে উৎগর করি শলা, তারা তা গ্লেকে ডক্সণ করে। (৩৪) লামি তাতে त्रिके करि रबसूत अञ्चानुद्रम् वानात अवर ध्वारिक करि पुराष्ट्र निवासिनी। বাতে তারা তার করা প্রায়ঃ তাদের হাত একে সুন্তি করে না। স্কুতগর তারা क्षमान करत ना रककर (१९७) अविक्र छिनि, दिनि युगीन (धरक प्रेरशत प्रेक्सिक, छोरानस्ट মানুৰকে এবং বা তালা সানেনা, ভার প্রত্যেককে ভোড়া ছোড়া করে সুভিট্ট করেন (७৭) चारात सम्म अस् निमर्जन माहि, बाबि को शिक्त निमर्क स्थानीहरू करि, उपनद **जाला जनकारन अमन**्यांस । (७৮) तुर्व जात विमिन्ते जनकारन जावर्जन करते। भराक्षणकाती: अर्बेख आकार्य निरुष्ठण। (७১) हरस्य जना जामि विकित मनीवन নিশ্বান্থিত করেছি। অবশ্রের সে পুরাতন খলুর শাখার অনুরাগ হয়ে যায়। (৪০) সূর্য নাগাল গেতে গারে না চন্দ্রের এবং রাজি জপ্তে চলে না দিনের ৷ প্রত্যৈকেই জাগন चारान कक्षणाथ ज्ञान करता। (85) छात्मतं चना अकि निर्मान अहे व, चार्मि छात्मतः ज्ञान-त्रवृष्टिक वासाहे नोकात चारताहण कतिरत्तिह। (82) अवर छात्मतं चमा नीकातः জুনুরূপ যানবাহণ সৃষ্টি করেছি, যাতে তারা আরোহণ করে। (৪৩) আমি ইছিল ক্রলে তাদেরকে নিমন্তিত করতে পারি, তখন তাদের জন্য কেনি সাহাধ্যকারী নেই এবং তারা পরিষ্ণাণত পাবে না। (৪৪) কিন্তু আমারই পক্ষ থেকে কুগা এবং ভাদেরক কিছুকাল জীবনোগড়োগ করার সুযোগ দেওয়ার কারণে তা করিবা। 🚟 🕒 🖽

া এক জন্ম স্থান বিদ্ধালয়

ভাকসীরের সার-সংক্রপ

<sup>(</sup> खंदरीएमझ बिमार्सनावतीत मधा (थरक) हाएन क्या अविकि निहर्नन युच १थिनी (अप्र निमार्भकान विचान अहे १४.) जामि अस्त (ब्रिकेट बाता ) मधीनिक कित वर् चा आक (ब्रिकेट) नजा हेर्स्स कित। जुड़ा का श्रिक करता जामि होए

সৃশ্টি করি খেলুর ও আলুরের বাগান এবং (বাগানে জুল সেচের জনা) তাতে প্রবাহিত क्ति विक्रिके सार्व (भारत ग्राह) जाता जात ( जर्शर, वानाततः ) कतमृत जाता। একে (অর্থাৎ, ফল ও শস্যকে) ভাদের হাত সৃষ্টি করে না। (বীজ বসন <u>ও জ</u>ল সেচৰ বহুলত তাদের হাতে ছাত্রও বীল থেকে বৃক্ক এবং বৃক্ক থেকে কল উদ্গত করার মধ্যে ভাদের কোন হাভ নেই। এটা আলাহ্ ভাআহারই কাজ।) অভপর (असम समानामि प्रतिकृ) छात्रा क्छ्ड्डा अकान करत ना किन? (क्छ्डात अधम ধাপ হচ্ছে আছাহর অভিত্ব ও একত্ব ত্রীকার করে নেওয়া।) পরিয়া তিনি, যিনি যমীন থেকে উইন্যা উভিদন্তে, মানুষকে এবং যা তারা জানে না, তার প্রত্যেককে জোড়া জোড়া করে সৃষ্টি করেছেন্ (উভিদের মধ্যে পরস্পর্বিরোধী জোড়া মেমন পম-যব, भिष्के क्या ७ हेक क्या, मानूरबंद माथा स्मायस नद ७ नादी अवर प्राचीना स्वानमुख्य মধ্যেও কোন বস্তু বিপরীত ভোড়া থেকে মুক্ত নয়। এ থেকে জানা পেক যে, আলাহ্ ভাগ্রালাকু কোন বিগরীত নেই।) ভাদের জন্য এক নিদর্শন রামি। (আরক্ষা ভাসল বিধার রান্তিই আসল সময় ছিল। সূর্যের আলো এসে একৈ আর্ত করে নিয়েছিল। যেম্ন ছাগলের গোণ্ভকে তার চামড়া আহত করে নেয়া ) অভপর আমি (সূর্বের আলো দূর করে ছেন) তা থেকে (অর্থাৎ রামি থেকে) দিনকে অপসারিত করি। তখনই (আবার রাম্মি এসে যার এবং) তারা অভকারে থেকে যার। (আরও একটি নিদর্শন) সূর্য (সে) তার অবছানের দিকে আবর্তন করে। (এখানে অবছানের এক अर्थ সেই কেন্দ্রবিন্দু, ব্রিন্ধান থেকে রওয়ানা হয়ে বাবিক গভি পূর্ণ করে আনার সেখানে পৌছে यात् । विजीत अर्थ राउँ मिशक्षिण दिन्तू, मिनिक शिं भून करत स्थान स्नीरह जक বার।) এটা সেই অস্ত্রিক কুর্তিক সুনিদিল্ট, বিনি পরাক্রমশালী (অর্থাৎ, শক্তিমান) সর্বাদ্ধ (এস্ব, ব্যুবছাপনার রহস্য ও উপযোগিতা জানেন এবং শক্তি বলে এভলো প্রয়োগ করেন। আরও এক নিদ্দন) চল্ল, তার (চলার) জন্য আমি বিভিন্ন মনমিল নির্মারিভ করেছি। (সে, প্রত্যহ এক মন্ষিল অভিক্রম করে) অবলৈষে (চিক্রন হতে ইতে) পুরাতন এজুর শাধার জনুরূপ হয়ে যায়, (যা সরু ও বাঁকা হয়ে থাকে। নিভেজ আলোর কারণে হলুদ রর্ণের সাথেও তুলনা হতে গারে। সূর্য ও চল্লের আবর্তন এবং রাজিও বিনের আগমন নির্মন এমন সুশ্বলভাবে রাখা হয়েছে যে,) সূর্যের সাধ্য নেই ৰে, তজের ( আলোদানের সময় অর্থাৎ রামিতে তার) নাগাল পায়। (অর্থাৎ সূর্য সময়ের আৰেই উদিত হয়ে চন্দ্ৰে এবং ভার সময় অর্থাৎ, রান্ত্রিক সরিয়ে দিন করতে পারে না। এমনিভাবে হল ও সূর্যের আলো দানের সময় তার নাগাল পায় না। এমনি-ভাবে) রান্ত্রি দিনের অঞ্চে চলতে পারে না। (অর্থাৎ দিনের নিদিন্ট সময় শেষ হওয়ার পূর্বে রামি আসতে পারে না, ষেমম দিনও তা পারে না।) প্রত্যেকেই (অর্থাৎ, সূর্ব ও চল ) আগন আপন কক্ষপথে (এমনভাবে চলছে যেন) সভরণ করে তিলার হিসাবের বাইরে বেতে গারে না, সেলে সিবা-রার্লির হিসাব ছুটিমুক্ত হয়ে বেত।) ভাদের জন্য এক নিদৰ্শন এই যে, আমি ভাদের সভান-সভভিকে বোঝাই নৌকার আরোহণ করিয়েছি। (অধিকাংশ মানুষ ভাদের সভান-সভভিকে বাণিজ্য বাসদেশে সফরে শ্লেরণ করভ।

সূতরাং এতে তিনটি নিয়ামতের দিকে ইঙ্গিত হয়েছে—এক, বোঝাই নৌকাকে পানির উপর চলমান করা, অথচ ভারী হওয়ার কারণে এর ডুবে যাওয়া উচিত ছিল। দুই, তাদেরকে সভান-সভতি দান করা। তিন, রিযিক ও তার উপকরণ দেওয়া। ফলে তারা নিজেরা শৃহে বসে থাকে এবং সভানসভতিকে রিষিক সংগ্রহে প্রেরপ করে।) এবং (ছলভাগে সফরের জন্য) আমি তাদের জন্য নৌকার অনুরূপ যানবাহন সৃত্টি করেছি, যেগুলোতে তারা আরোহণ করে। (অর্থাৎ, উট ইত্যাদি। নৌকার সাথে তুলনা এদিক দিয়ে যে, এগুলোতেও আরোহণ ও মাল পরিবহন করা যায় এবং দূরত্ব অতিক্রম করা যায়। আরবদেশে উটকে করি করিছে। অতপর নৌকার সাথে মিল রেখে কাফিরদের জন্য একটি শান্তিবাণী উল্লেখ করা হয়েছেঃ) আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে নিমজ্জিত করতে পারি। তখন (তাদের উপাস্যাদের মধ্য থেকে) তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী হবেনা। (যে তাদেরকে নিমজ্জিত হওয়া থেকে বাঁচিয়ে রাখে) এবং তারা (নিমজ্জিত হওয়ার পর মৃত্যু থেকে) পরিব্রাণও পাবে না। কিন্তু আমারই কুপা এবং তাদেরকে কিছুকাল (পাথিব জীবন) ভোগ করার সুযোগ দান করার কারণে (অবকাশ দিয়ে রেখেছি)।

### জানুষঙ্গিক জাতব্য বিষয়

সূরা ইয়াসীনের অধিকতর বিষয়বন্ত হচ্ছে কুদরতের নিদর্শনাবলী এবং আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামত ও অনুগ্রহরাজি বর্ণনা করে পরকাল সপ্রমাণ করা এবং হাশর-নশরের বিশ্বাসে মানুষকে পাকাপোজ করা। উল্লিখিত আয়াতসমূহে কুদরতের এমনি ধরনের নির্দেশাবলী বন্ধিত হয়েছে। এগুলো একদিকে আল্লাহ্ তা'আলার পূর্ণ শক্তির প্রকৃতি প্রমাণ এবং অপরদিকে মানুষ ও সাধারণ সৃত্তির প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ নিয়ামত ও অনুগ্রহরাজি এবং সেগুলোর অভাবনীয় রহস্যের সাক্ষী।

প্রথম আয়াতে ধরিত্রীর দৃণ্টান্ত বণিত হয়েছে, যা সব সময় সব মানুষের সামনে রয়েছে। শুক্ষারিত্রীর উপর আকাশ থেকে বৃণ্টি ববিত হয়। ফলে তাতে এক প্রকার জীবন সঞ্চারিত হয় এবং উদ্ভিদ, বৃক্ষ ও ফলমূল প্রকাশ পায়। অতপর এসব বৃক্ষকে বৃদ্ধি করা ও অব্যাহত রাশ্বার জন্য ভূগর্ভে ও ভূপুঠে প্রস্তবণ প্রবাহিত করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ﴿ الْمَا لَكُوْ الْمُ ال

রয়েছে।

মানুষের খাদ্য ও জীবজন্তর খাদ্যের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য রয়েছে ঃ ইবনে জরীর প্রমুখ তফসীরবিদ বিভিন্ন করেছিন এতি বিভিন্ন করেছিন এতি করেছি, যাতে মানুষ এগুলোর ফলমূল জক্ষণ করে এবং সেই বস্তও জক্ষণ করে, যা এসব উদ্ভিদ ও ফলমূল দিয়ে মানুষ হৃহস্তে তৈরি করে। উদাহরণত ফলমূল দিয়ে নানারকম হালুয়া, আচার, চাটনী ইত্যাদি তৈরি করা হয়। কতক ফল থেকে তৈল বের করা হয়। সারকথা এই যে, ফলমূল মানুষের কর্ম ছাড়াও খাওয়ার যোগ্য করে সৃজিত হয়েছে এবং এক এক ফল দিয়ে বিভিন্ন প্রকার সুস্থাদ্ম ও উপাদেয় বস্তু তৈরি করার নৈপুণাও আলাহ্ তা আলা মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন।

এমতাবস্থায় ফল সৃষ্টি করা যেমন একটি নিয়ামত, তেমনি ফল দিয়ে হরেক বকমের সৃষ্টাদুও উপাদেয় খাদ্য তৈরির নৈপুণ্য শিক্ষা দেওয়াও একটি নিয়ামত। এই তফসীর উদ্ধৃত করে ইবনে কাসীর বলেন, হযরত ইবনে মসউদের এক কেরাত খারাও এই তফসীরটি সম্থিত হয়। তাঁর কেরাতে তি শব্দের পরিবর্তে কিন্তু কিন্তু

এর বিশদ বর্ণনা এই যে, দুনিয়ার সকল জীব-জন্ত, উদ্ভিদ ও ফল জরুণ করে। কতক জানোয়ার মাংস এবং কতক জানোয়ার মাটি জন্ধণ করে। কিন্তু তাদের খোরাক একক বন্তই হয়ে থাকে। তৃণভোজী জন্ত খাঁটি তৃণ এবং মাংসভোজী জন্ত খাঁটি মাংস জন্ধণ করে। কয়েক প্রকারের বন্তকে একয়ে মিলিয়ে নানারকম খাদ্য প্রন্তুত করা লবণ, মরিচ, চিনি, টক ইত্যাদি মিলিত করে একই খাদ্যের দশ প্রকার তৈরি করা—এক প্রকার মিল্ল খোরাক একমান্ন মানুষেরই বৈশিষ্টা। চর্বা—লেহা-পেয় খাদ্য তৈরি করার নৈপুণ্য মানুষকেই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। আলাহ তা'আলার এসব নিয়ামত উল্লেখ করার পর উপসংহারে বলা হয়েছে তা'আলার এসব বন্তু দেখার পরও কৃতজ্বতা প্রকাশ করেনা কেন ? অতপর মানুষ ও জীবজন্তকে শামিল করে সর্বময় ক্ষমতার আরও একটি নিদর্শন প্রকাশ করা হয়েছে তা ফ্রাম্ব তা ক্রিমির তামির তামের তামের তামির তামের তামের

এতে ে বিলাধি তি - এর বহবচন। অর্থ জোড়া। জোড়ার মধ্যে পরস্পর-বিরোধী দুই বর থাকে, যেমন নর ও নারীর মধ্যে নরকে নারীর এবং নারীকে নরের জোড়া বলা হয়। এমনিভাবে জীবজন্তর নর ও মাদা পরস্পরে জোড়া। অনেক উত্তিদরে মধ্যেও নর ও মাদার অন্তিত্ব আবিজ্ ত হয়েছে। খেজুর ও পেঁপে গাছের মধ্যে তো এটা সুবিদিতই। অন্যান্য বন্তর মধ্যেও এটা অবান্তর নয়। আধুনিক বৈভানিক গবেষপায় জানা গেছে যে, সমন্ত ফলবিদিতট ও ফুলবিদিতট বৃক্ষের মধ্যে নর ও মাদা হয়ে থাকে এবং এওলোতে য়ল্পনন প্রক্রিয়াও চালু আছে। এমনি ধরনের গোপন প্রক্রিয়ার্যদি জড়পদার্থ ও জন্যান্য সৃত্টবন্তর মধ্যেও থেকে থাকে, তবে তাতে আত্মর্য হওয়ার কিছুনেই। তিলি বাক্যে এদিকেই ইনিত পাওয়া যায়। সাধারপভাবে তক্ষসীরবিদ্যাল ভিলি ক্রিমার্তিক অর্থ নিয়েছেন প্রকার ও লেগী। কেনদা, দু'টি বিপরীত বন্তকেও জোড়া বলা হয়, যেমন গৈতা—উত্তাপ, জল-ছল, দুঃখ-আনন্দ, রোগ-সুহুতা ইত্যাদি। এওলোর প্রত্যেকটির মধ্যে সর্বোচ্চ, সর্বনিন্দন ও মাঝারি হওয়ার দিক দিয়ে জনেক তার ও লেগী হয়ে যায়। অনুরূপভাবে মানুম ও জন্ত-জানোল্লারের মধ্যে বর্ণ, আকার, ভাষা ও চালচলনের দিক দিয়ে অনেক লেগী ও প্রকার রয়েছে।

বলে উভিদের বিভিন্ন প্রকার বর্ণনা করা হরেছে। অতপর বিভিন্ন বলে মানুষের

ব্রেলী ও প্রকার উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বশেষে يُعْلُمُونُ و বরে জনাবিজ্জুত হাজারো সৃষ্টির দিকে ইনিত করা হয়েছে। ভূ-গর্ভে, সমুদ্রে এবং পর্বতসমূহে জীবজন্ত, উদ্ভিদ ও জড় পদার্থের কি পরিমাণ প্রকার রয়ৈছে, তা একমান্ত আলাহ্ তা'আলাই জানেন।

বস্তুত সৃষ্ট — এখানে আকাশে ও দিগরে বিস্তৃত সৃষ্ট — এখানে আকাশে ও দিগরে বিস্তৃত সৃষ্ট বস্তুত্বর মধ্যে কুদরতের নিদর্শনাবলী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তিন্দু এর শান্ত্রিক অর্থ চামড়া বের করা। কোন জন্তর দেহ থেকে চামড়া অথবা অন্য কোন বন্ধর উপর থেকে আবরণ সরিয়ে দিলে ভিতরের বন্ত জাহির হয়ে যায়। এ দৃষ্টান্তে ইনিত করা হয়েছে যে, দুদিয়াতে অন্ধকারই আসল, আলোক বৈপত্তিক বিষয়। এটা প্রহু ও তারকার মাধ্যমে পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করে নেয়। আলাহ তা আলার ব্যবস্থানীনে নিদিন্ট সময়ে আলোকে উপর থেকে সরিয়ে নিলে অন্ধকারই থেকে যায়। একেই রান্তি বলা হয়।

তার অবস্থানস্থলের দিকে চলতে থাকে। এই অবস্থানস্থল স্থানগত ও কালগত উত্তর প্রকার হতে পারে। শব্দি কখনও স্থানগর শেষ সীমার অর্থেও ব্যবহাত হয় বিদিও সাথে সাথে বিরতি না দিয়ে দিতীয় ক্রমণ গুরু হয়ে যায়।—(ইবনে-কাসীর)

কোন কোন তফসীরবিদ এখানে কালগত অবহাদহল অর্থ নিয়েছেন; অর্থাৎ, সেই সমর, যখন সূর্য ভার নিদিন্ট গতি সমাপত করবে। সে সমরটি কিয়ামতের দিন। এ তফসীর অনুযারী আয়াতের অর্থ এই যে, সূর্য ভার কক্ষপথে মজবৃত ও অটল ব্যবহাধীনে পরিপ্রমণ করছে। এতে কখনও এক মিনিট ও এক সেকেঙ্গের পার্থকা হয় না। সূর্মের এই গতি চিরহারী নয়। ভার একটি বিশেষ অবহানহল আছে; যেখানে প্রিছে ভার গতি ভক্ষ হয়ে যাবে। সেটা হচ্ছে কিয়ামতের দিন। এই ত্ফসীর হয়রত কাভাদাহ থেকে বণিত আছে।—(ইবনে কাসীর)

সূরা স্মারির এক আরাতেও এর সমর্থন পাওরা যায় যে, স্কান্তর অর্থ কিরামতের দিন। আরাভটি এই ঃ

حَمَلُقَ السَّمَا وَاتِ وَ الْأَرْضَ بِا لَحَقِّ يُكُوِّرُ اللَّيْلَ مَلَى النَّهَا رِ وَيُكُوِّرُ

النَّهَا وَ مَلَى الَّذِيلِ وَ سَخَو الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ كُلَّ يَجْرِي لَا جَلِ مُسَمَّى ـ

এতেও সূরা ইয়াসীনের জালোচ্য জায়াতের অনুরাপ বিষয়বন্ত বলিত হয়েছে। সিবা-রাদ্রির পরিবর্তনকে সাধারণের দৃশ্টি অনুযায়ী রাপক আকারে বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, জাজার তা'আলা রাদ্রি দারা দিবসকে এবং দিবস দারা রাদ্রিকে আচ্ছর করে দেন। রাদ্রিও দিবস যেন, দু'টি আবরণ। রাদ্রির আবরণ দিনের উপর ফেলে দিলে রাদ্রি হয়ে যায়। এরপর বলা হয়েছে সূর্য ও চন্দ্র উভয়ই আল্লাহ্ তা'আলার আভাবহ। প্রত্যেকেই বিশেষ মেয়াদের দিকে ধাবিত হচ্ছে। এখানে তালাহ্ তা'আলার অভাবহ। প্রত্যেকেই বিশেষ মেয়াদের দিকে ধাবিত হচ্ছে। এখানে তালাহ্ শব্দর অর্থ নিদিল্ট মেয়াদ। অর্থাৎ সূর্য ও চন্দ্র উভয়ের গতি নিদিল্ট মেয়াদে অর্থাৎ কিয়ামতে পৌছে খতম হয়ে যাবে। আলোচ্য আয়াতেও বাহ্যত শব্দ দারা এই নিদিল্ট মেয়াদেই বোঝানো হয়েছে। এ তক্ষসীরের অর্থেও কোন খটকা নেই এবং সৌর বিভানের আলোকেও কোন আগতি নেই।

কতক তফসীরবিদ কয়েকজন সাহাবী থেকে বর্ণিত বুখারী ও মুসলিমের একটি হাদীসের ভিত্তিতে আয়াতে স্থানগত অবস্থানস্থল অর্থ নিয়েছেন।

আবৃ যর গিফারী (রা) একদিন রস্লুলাহ্ (সা)-র সাথে সূর্যান্তের সময় মসজিদে উপস্থিত ছিলেন। রস্লুলাহ্ (সা) বললেন, আবৃ যর, সূর্য কোথার অন্ত যায় জান । আব্ যর বললেন, আলাহ্ ও তার রস্লই ভাল জানেন। তখন রস্লুলাহ্ (সা) বললেন, সূর্য চলতে চলতে আর্শের নিচে পৌছে সিজদা করে। অতপর বললেন, والشَّمْسُ عُرَى لُمُسْتَقَالِ لَهَا ضَالَاتُ الْهَا أَلْهَا أ

হযরত আবৃ যরেরই এক রেওয়ায়েতে আরও আছে, আমি রসূলুরাহ্ (সা)-কে উপরোক্ত আয়াতের তফসীর জিভাসা করলে তিনি বললেন, مستقرها تحبت العرش ইমাম বুখারী একাধিক জায়গার রেওয়ায়েতটি উল্লেখ করেছেন।

হযরত আবদুলাহ ইবনে ওমর থেকেও এই বিষয়বন্তর হাদীস বণিত আছে। এতে অতিরিক্ত আরও আছে যে, প্রত্যহ সূর্য আরশের নিচে পৌছে সিজদা করে এবং নভুন পরিপ্রমণের অনুমতি প্রার্থনা করে। অনুমতি লাভ করে নতুন পরিপ্রমণ গুরু করে। অবশেষে এমন একদিন আসবে, যখন তাকে নতুন পরিপ্রণের অনুমতি দেওয়া হবে না, বর্ম পিচিমে অন্ত যেয়ে পশ্চিম খেকে উদিত হওয়ার আদেশ দেওয়া হবে। এটা হবে কিয়ামত সন্নিক্টবর্তী হওয়ার একটি আলামত। তখন তওবা ও ঈমানের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে এবং কোন গোনাহ্গার, কাফির ও মুশরিকের তওবা কব্ল করা হবে না।

—( ইবনে কাসীর)

আর্শের নিচে সূর্যের সিজ্লা : এসক হাদীস থেকে জানা হার যে, আয়াডে ছানগত অব্যানস্থল অর্থাৎ সেই জায়গা বোঝানো হয়েছে, সেখানে লুর্যের গড়ি শেষ হয়ে যায়। আরও জানা গেল যে, এই গতি আরশের নিচে পৌছার পর শেষ হয়। অভএব আয়াতের অর্থ এই যে, সূর্য প্রত্যহ বিশেষ অবস্থানস্থলের দিকে খাবিত হয় এবং সেখানে পৌছে আল্লাহ্ তা'আলার সামনে সিজদা পরবর্তী পরিভ্রমণের অনুমতি প্রার্থনা করে। অনুমতি গাওয়ার পর বিতীয় পরিভ্রমণ শুক্ত করে।

কিন্ত ঘটনাবলী, চাচ্চুষ প্রমাণ এবং সৌর বিভানের বণিত নীতির ভিডিতে এতে একাধিক শক্তিশালী ঘটুকা দেখা দেয়।

প্রথম, কোরআন ও হাদীস থেকে আরশের অবস্থা এই জানা যায় যে, আরশ সমগ্র ভূ-মণ্ডল ও নভামণ্ডলকে যিরে রেখেছে। ভূমণ্ডল এবং গ্রহ-নক্ষরসহ সমগ্র নভামণ্ডল আরশের অভ্যন্তরে আবদ্ধ রয়েছে। কাজেই সূর্য তো সর্বদা ও স্বাবস্থায় আরশের নিচেই রয়েছে। অস্ত যাওয়ার পর আরশের নিচে যাওয়ার মানে কি?

দিতীর, সাধারণভাবে প্রত্যক্ষ করা হয় যে, সূর্য যখন এক জারগায় অন্ত যায়, তখনই অন্য জায়গায় উদিত হয়। তাই তার উদয় ও অন্ত সর্বদা ও সর্বাবস্থায় অব্যাহত রয়েছে। সূত্রাং অন্তের পর আরশের নিচে যাওয়া ও সিজ্ঞদা করার অর্থ কি?

তৃতীয়, উপরোক্ত হাদীস থেকে বাহ্যত জানা যায় যে, সূর্য তার অরন্থানন্থলে পৌছে বিরতি করে এবং এতে সে আল্লাহ্ তা'আলার সামনে সিজদা করত পরবর্তী পরিষ্ক্রমণের অনুমতি গ্রহণ করে। অথচ চাক্লুষ দেখা যায় যে, সূর্যের গতিতে কোন বিরতি নেই। অতপর সূর্যের উদয় ও অন্ত বিভিন্ন জায়গার দিক দিয়ে ষেহেতু সর্বদাই অব্যাহত থাকে, তাই ভার বিরতিও সর্বদা ও সর্বক্ষণ হওয়া চাই, যার ফলে সূর্য কোন সময় গতিশীলই হবে না।

এগুলো কেবল সৌর বিজ্ঞানেরই খটকা নয়, ঘটনাবলী এবং চাকুষ অভিজ্ঞতার আলোকেও এসব ঘটকা দেখা দেয় যা উপেক্ষণীয় নয়। দার্শনিক বাৎলীমূসের মৃতবাদ ছিল এই যে, সূর্য সর্বোচ্চ আকালের অনুগামী হয়ে শ্বীয় কক্ষপথে প্রাত্যহিক বিচরণ করে এবং সূর্য চতুর্থ আকালে কেন্দ্রীভূত রয়েছে। কিন্ত দার্শনিক পিথাগোরাস এই মৃতবাদের বিরোধিতা করেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা এটা প্রায় নিশ্চিত করে দিয়েছে যে, বাৎলীমূসের মৃতবাদ দ্রান্ত এবং পিথাগোরাসের মৃতবাদ নির্জুল। সাম্পুতিক্রকালের মহাদৃণ্য ক্রমণ এবং চন্ত্রপৃষ্ঠে মানুষের পদচারণার ঘটনাবলী প্রমাণ করেছে যে, সমস্ক প্রহ-উপপ্রহ আকালের নিচে শূন্য পরিমণ্ডলে অবস্থিত, আকাল গাল্লে প্রোথিত নায়। কোরআন পাকের তি ক্রমণ করেছে তার্লাভ বারাও এ মৃতবাদ সম্থিত হয়। এতে আরও আছে যে, দৈনন্দিন উদায় ও অন্ত সূর্যের গতির কারণে নায়, বরং পৃথিবীর গতির কারণে হয়ে থাকে। এ মৃতবাদের দিক দিয়ে উপরোজ্য হাদীসে আরও একটি খটুকা দেখা দেয়।

ি এর জিওয়াব অনুধাবন করার পূর্বে মনে রাখা দরকার যে, উল্লিখিত আয়াতের পরিপ্রেক্কিতে পূর্বোক্ত কোরজানের বিরুদ্ধে কোন ধট্কাই দেখা দের না। আলোচ্য আয়াত থেকে কেবল এতটুকু জানা যায় যে, সূর্যকে আলাহ তা আলা এক সুশৃত্যল ও অটল গতি দান করেছেন। ফলে সে সর্বদাই তার অবস্থানস্থলের দিকে বিচরণ করতে থাকে। এখন এই অবহানছলের অর্থ কাতাদাহর তর্ফসীর অনুযায়ী 'কিয়ামতের দিন' নেওয়া হলে আয়াতের অর্থ হবে এই যে, সূর্যের গতি কিয়ামত পর্যন্ত সময় একই অবৃহায় অব্যাহত থাকবে এবং কিয়ামতের দিন তা বতম হয়ে যাবে। পকারের হানগত অবস্থানত্ব অর্থ নেওয়া হলেও সৌরকক্ষের সেই বিশুকে সূর্যের অবস্থানত্ব বলা যায়, যুখান থেকে জুমুলগ থেকে সূর্য তার এমণ গুরু করেছিল, এখানে পৌছেই তার দিবা-রান্ত্রির এক পরিভ্রমণ পূর্ণতা লাভ করে। কেননা এই বিন্দুটিই তার পরিভ্রমণের চূড়াভ সীমা। এই বিপুতে পৌছে তার নতুন পরিস্তমণ গুরু হয়। এখন এই মহাগোলকের বিন্দু কোথায় এবং কোনটি, যেখান থেকে সৃষ্টির গুরুতে তার প্রিভ্রমণের সূচনা হয়েছিল, কোরুআন পাক এ ধরনের অনুর্থক আলোচনার সাথে মানুষকে জড়িত করে না, যা তার ইহুলৌকিক অথবা পারলৌকিক মঙ্গলাম্সলের সাথে সম্পর্ক রাখে না। এটিও এমনি ধরনের আলেচনা। তাই একে বাদ দিয়ে কোরআন পাক আসল উদ্দেশ্যের প্রতি দৃল্টি আকর্ষণ ক্রেছে এবং তা হচ্ছে আল্লহে তা'আলার পূর্ণ শক্তি ও প্রভার বহিঃপ্রকাশ বর্ণনা করা। অর্থাৎ পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ও সর্বাধিক উজ্জ্ব গোলক সূর্যও আপনা আপনি অন্তিত্ব লাভ করেনি এবং তার কোন গতিবিধি আপনা আপনি হতে পারে না ক্রিংরা অব্যাহত ধাকতে পারে না। বরং সে তার দিবা-রান্তির বিচরণে সর্বক্ষণ আদ্ধাহ তা জালাক্স অনুমতি ও ইচ্ছার অধীন হয়ে চলে।

উপরে যতওলো শট্কা বলিত হয়েছে, তার কোনটিই আয়াতের বর্ণনায় দেখা দেয় না। তবে যে হাদীসে আরশের নিচে পৌছে সিজদা করা ও পরবর্তী পরিভ্রমণের অনুষতি নেওয়ার কথা বলা হয়েছে, সবওলো খটকা সে হাদীসের সাথেই সম্পূত্ণ। হাদীসে বেহেতু আলোচ্য আয়াতের বরাতও দেওয়া হয়েছিল, তাই আয়াত প্রসঙ্গে এখানে এ আলোচনার অবভারলা করা হল। হাদীসবিদ ও তক্ষসীরবিদগণ এর বিভিন্ন জওয়াব দিয়েছেন। বাহ্যিক ভাষা থেকে বোঝা যায় য়ে, সূর্বের সিজদা দিবারান্তির মধ্যে মাল্ল একবার অন্ত বাওয়ার পর হয়ে থাকে। যায়া হাদীসের এই বাহ্যিক অর্থ নিয়েছেন, তারা অন্ত বাওয়ার পর হয়ে থাকে। যায়া হাদীসের এই বাহ্যিক অর্থ নিয়েছেন, তারা অন্ত বাওয়ার পলকে তিনটি সভাবনা উল্লেখ কয়েছেন। এক, মে ছানে সূর্য অন্ত গেলে দুনিয়ায় অধিকাংশ জমবসতিতে অন্ত হয়ে যায়, সে ছানের অন্ত বোঝানো হয়েছে। দুই, বিষুব রেখায় অন্ত বোঝানো হয়েছে এবং তিন, মদীনার দিগতে অন্ত বোঝানো হয়েছে। এজাবে এ খটুকা থাকে না য়ে, সূর্যের উদয় ও অন্ত সর্বদা ও সর্বক্ষণ হতেই থাকে। হাদীসে একটি বিশেষ দিগতে অন্ত যাওয়া সম্পর্কে আলোচনা কয়া হয়েছে। কিন্ত আলামা লাব্যিয় আহমদ উসমানী (য়)-য় জওয়াবই পরিকার ও নির্মন। কয়েকজন তক্ষসীয়নবিদের উটি ধারাও তা সমন্তিত হয়।

'সুজুদুৰ্ লামস' নামক এক প্রবন্ধে প্রদন্ত তাঁর এই জওয়াব হাদয়লম করার পূর্বে পয়গলরগণের শিক্ষা ও বর্ণনা সম্পর্কে এ মৌলিক বিষয়টি বুঝে মেওয়া জরুরী যে, আসমানী কিতাব ও পয়গলরগণ মানুষকে আকাশ ও পৃথিবী সলকে চিন্তা-ভাবনা করার অবিরাম দাওয়াত দেন এবং এওলাকে আলাহ্র অন্তিত্ব, তওহীদ, সর্ববাগী ভান ও কুদরতের প্রমাণল্বরগ প্রেশ করেন। কিন্ত প্রথম বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা ততটুকুই কাম্য, যতটুকু মানুষের পাথিব ও সামাজিক প্রয়োজনের সাথে অথবা ইহলৌকিক ও পারলৌকিক প্রয়োজনের সাথে সম্পর্ক রাখে। এর অতিরিক্ত নিরেট দার্শনিক সুরুত্ব চুলচেরা বিরেম্বণ ও বিষয়বন্তর স্বরাপ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটিতে সাধারণ মানুষকে জড়িত করা হয় না। কেননা এওলোর পরিপূর্ণ ও যথার্থ ভান দার্শনিকরাও সারা জীবন ব্যয় করা সন্তেও অর্জন করতে সক্ষম হননি—সাধারণ মানুষ কি অর্জন করতে পারে? আর যদি তা অন্তিত হয়ে যায়, তবে এর মাধ্যমে তাদের কোন ধর্মীয় প্রয়োজন পূর্ণ হয় না এবং কোন বিশ্বন্ধ পাথিব লক্ষ্যও হাসিল হয় না। এমতাবন্থায় এই অনর্থক ও বাজে আলোচনায় প্রয়্তুত্ব হওয়া জীবন ও অর্থের অগচয় বৈ নয়।

আকাশ, পৃথিবী ও এতদুভয়ের পরিবর্তন ও ছানান্তরের ততটুকু অংশই কোরআন ও পরসমরসপ প্রমাণস্বরাপ পেশ করেন, যতটুকু মানুষ চাচ্চুষ প্রত্যক্ষ করে এবং সামান্য চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে অর্জন করতে পারে। দার্শনিক ও জ্যামিতিক চুলচেরা বিশ্লেষণ একমান্ত দার্শনিক ও আলিমসণই করতে পারেন। এরাপ বিশ্লেষণের উপর প্রমাণ নির্ভরশীল থাকে না এবং এওলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনারও উৎসাহ দেওরা হয় না। কেননা জানী হোক কিংবা মূর্থ, নর হোক কিংবা নারী, শহরবাসী হোক কিংবা প্রামবাসী, পাহাড় ও দ্বীপে বাস করুক অথবা উন্নত শহরে বাস করুক প্রত্যেকের জন্য আলাহ্র প্রতি বিশ্বাস ছাপন করা ও তার আদেশ-নিষেধ পালন করা করুষ। ভাই, পয়পয়রগণের শিক্ষা জনসাধারণের চিন্তা ও বিবেকবুদ্ধির সাথে সামজস্যশীল হয়ে থাকে। এসব শিক্ষা বোঝার জন্য কোনরাপ কারিগরি পারদশিতার প্রয়োজন হয় না।

নামাষের ওয়াজসমৃহের পরিচয়, কিবলার দিক নির্ধারণ, বছর লাস ও দিন্দারিখের সঠিক ধারণা, প্রভৃতি বিষয়ের ভান অক্সান্তের হিসাবাদির মাধ্যমেও অর্জন করা যায়। কিন্তু শরীয়ত এওলোর ভিত্তি অক্সান্তের খুঁটিনাটি বিশ্লেষণের উপর রাখার পরিবর্তে সাধারণের প্রত্যক্ষকরণের উপর রেখেছে। চাঁদের হিসাবে বছর, মাস ও দিন্দারিখ নির্ধারিভ হয়, কিন্তু চাঁদ হল কি হল না, তার ভিত্তি কেবল চাঁদ দেখা ও প্রত্যক্ষ করার উপর রাখা হয়েছে। এর ভিত্তিতেই হজ্ম ও রোষার তারিখ নির্ধারিত হয় ৮ চাঁদের ক্রমবৃদ্ধি, আম্বাগেন ও উদয়ের রহস্য সম্পর্কে কভিপয় সাহাবী রস্কুয়াই (সা) কে প্রত্যক্ষ করলে কোরআন তার জওয়াবে বলে তারিখ নির্ধারিত হয় ৮ বিশ্বিত বিশ্

নির্ভরশীল নয়। ভাই ছোমাদের ধ্রমীয় ও পাথিব প্রয়োজনের সাথে সম্পর্ক রাখে, এমন প্রশ্ন করাই দরকার।

िखा कक्रम, अब छिल्ला अ कथा ব্যক্ত করা যে, সূর্য আপনা-আপনি, নিজ ইচ্ছায় ও শক্তি বলে বিচরণ করে না। সে একজন পরাক্রমশালী ও বিচক্ষণ সভার নির্ধারিত নিয়ম-শৃত্যলা অনুসরণ করে যাচ্ছে। রুসূনুলাহ্ (সা) সূর্যান্তের সময় এক প্রনের জওয়াবে হযরত আব্ষর গিফারীকে এ সত্যটি জেনে নেওয়ারই নির্দেশ দেন। এতে তিনি বলেন, সূর্ফু অস্ত বাওয়ার পর আরশের নিচে আল্লাহ্কে সিজদা করে এবং পরবর্তী পরিছ্মণ ওক্ত করার অনুমতি প্রার্থনা করে। অনুমতি পাওয়ার পর যথারীতি সামনের দিকে এগিয়ে যায় এবং প্রত্যুষে পূর্ব গগনে উদিত হয়। এর সারমর্ম এর বেশি নয় যে, সুর্যোদয় ও সূর্যান্তের সময় বিশ্ব চরাচরে এক নতুন বিপ্লব দেখা দেয়। সূর্যকে কেন্দ্র, করেই এটা হয়। রসূলুলাহ্ (সা) মানুষকে হুঁশিয়ার করার জনা এই বৈপ্লবিক সময়টিকে উপযুক্ত বিবেচনা করে শিক্ষা দিয়েছেন যে সূর্যকে, ছাধীন ও ছীয় শক্তি বলে বিচরণকারী মনে করো না। সে কেবল আলাত্র অনুমতি ও ইচ্ছার অনুসারী তুরে বিচরণ করে। তার প্রত্যেক উদয় ও অস্ত আলাহ্ তা'আরার অনুমতিক্রমে হয়। আদেশ অনুসারে বিচরণ করাকেই সিজ্ঞদা বলে অভিহিত করা হয়েছে। কারণ, প্রত্যেক বন্তর সিজ্ঞদা তার অবস্থার সাথে সাম্প্রসানীল হয়ে । কোরজান বলে, ১১ ১১ ১১ ১১ ত্রমান্ত্র অর্থাৎ প্রত্যেক সৃশ্টি আল্লাহ্র ইরাদত ও তসবীহ**্করে এবং প্রত্যেককে** 

8b-

তার ইবাবভ ও তর্মবীহ্র পদ্ধতি দিখিয়ে দেওয়া হয়েছে, বেমন মানুরকে তার নামায

ও তসবীহ্র পদ্ধতি শিক্ষা দেওরা হয়েছে ৷ কাজেই সূর্যের সিজদা করার অর্থ এরাগ বুঝে নেওয়া দ্রান্ত যে, সে মানুষের ন্যায় মাটিতে মন্তক রেখে সিজদা করে ৷ ি

কোরআন ও হাদীসের বর্ণনা অনুষায়ী আরশ সমস্ত আঁকাশ, গ্রহ্-উপগ্রহ ও পৃথিবীকৈ উপর দিক থেকে বেল্টন করে রয়েছে। অতএব সূর্য সর্বদা ও সর্বত্র আর্নের নিচেই থাকে। অভিজ্ঞ তা সাক্ষ্য দেয় যে, সূর্য ধর্মন এক জায়গায় অন্ত যেতে থাকে, ত্র্যনই অন্য জায়গায় উদিত হতে থাকে। তাই সূর্য প্রতিনিয়তই উদিত হতে ও অন্ত যাছে। সূত্রাং সূর্য সর্বক্ষণ ও সর্বাবহায় আর্শেরও নিচেই থাকে এবং উদিত ও অন্তমিত হতে থাকে। তাই হাদীসের সারমর্য এই যে, সূর্য তার সমগ্র পরিস্তমণে আর্শের নিচে আল্লাহ্র সামনে সিজদারত থাকে। অর্থাৎ, তার অনুমতি ও আদেশ অনুসারে পরিক্রমণ করে। কিয়ামতের নিকটবর্তী সময় পর্যন্ত তা এমনিজাকে অব্যাহত থাকবে। অতপর রখন কিয়ামত আসম হওয়ার আলামত প্রকাশ করার সময় হবে, তখন সূর্যকে তার কক্ষপথে পরবর্তী পরিস্তমণ ওক্ষ করার পরিবর্তে পেছনে ফিরে যাওয়ার আদেশ দেওয়া হবে এবং তখন সে পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে। এ সময় ভওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে এবং কারও সমান ও তওবা কবল করা হবে না।

মোটকথা, বিশেষভাবে সূর্যান্ত, অতপর আরলের নিচে বাওরা ও সিজদা করা এবং পরবর্তী পরিস্তমণের অনুমতি চাওয়ার যেসব ঘটনা উপরোক্ত হাদীসে বণিত হয়েছে, সেওলো পরগদ্ধরসুলভ কার্যকর শিক্ষার একান্ত উপযোগী এবং জনসাধারণের দৃশ্টিতে পৌছে পুরোপুরি একটি উপমা মান্ত্র; এতে জরুরী হয় না যে, সূর্য মানুষের মত মার্টিতে মাথা রেখে সিজদা করে এবং সিজদা করার সময় সূর্যের গতিতে বিরতি হওয়াও অনিবার্য হয় না। এটাও উদ্দেশ্য নয় যে, সূর্য দিবারান্ত্রিতে মান্ত্র একবার কোন বিশেষ জার্মার পৌছে সিজদা করে এবং শুধু অস্তমিত হওয়ার পর আরশের নিচে যায়। কিন্ত এই বৈশ্ববিক সময়ে সমস্ত মানুষই প্রত্যক্ষ করে যে, সূর্য তাদের দৃশ্টি থেকে উথাও হয়ে যাছে, তথন উপমান্তর্মপ তাদেরকে অবহিত করা হয়েছে যে, এসব প্রকৃতপক্ষে আরশের নিচে সূর্যের আজাধীন হয়ে চলার কারণেই হচ্ছে। সূর্য বয়ং কোন শক্তি ও ক্ষমতা রাখে না। তথন মদীনাবাসীরা যেমন স্বন্থানে অনুভব করছিল যে, এখন সূর্য সিজদা করে পরবর্তী পরিক্রমণের অনুমতি নেবে, তেমনি যে যে জায়গায় অন্ত হতে থাকবে, সকলের জনাই একই শিক্ষা হয়ে যাবে। আসল কথা এই জানা গেল যে, সূর্য তার কক্ষপথে বিচরণকালে প্রতি মুহু তে আল্লাহ্ কে সিজদাও করে এবং সামনের দিক এগিয়ে যাওয়ারও প্রার্থনা করে। এর জন্য তাঁর কোন বিরতির প্রয়োজন হয় না।

এই খ্যাখ্যার পর পূর্বোজ হাদীসের বিষয়বন্ধতে চাকুষ অভিজ্ঞতা সৌর ও অক বিজ্ঞানের নীতি বাৎলীমুসীয় অথবা পিথাগোরাসীয় মতবাদ ইত্যাদি কোন দিক দিয়েই কোন আগতি ও শটকা অবশিষ্ট থাকে না।

তথাপি আরও একটি প্রর ছেকৈ যায়। তা এই যে, পূর্বোক্ত হাদীসে সূর্যের সিজদা করা এবং পরবর্তী পরিভ্রমণের অনুমতি প্রার্থনা করার কথা বলা হয়েছে। এটা ব্যক্তি ও জানবৃদ্ধিশীলের কাজ। সূর্য ও চন্তা নিজীব ও চেতনাহীন। তারা এ কাজ কিরাপে সম্পাদন করতে পারে । কোরআন পাকের বিক্রেণ নিজীব, নির্বোধ ও চেতনাহীন মনে করি, তারাও প্রকৃতপক্ষে এক বিশেষ প্রকার প্রাণ, ভানবৃদ্ধি ও চেতনার অধিকারী। তবে তাদের প্রাণ, ভান ও চেতনা মানুষ ও জীবজন্তর তুলনায় এত কম যে, সাধারণভাবে অনুভূত হতে পারে না। কিন্তু তাদের যে এগুলো নেই, এর পক্ষে কোন শরীয়তগত অথবা বিবেকপ্রসূত দলীল নেই। কোরআন পাক এ আয়াতে প্রমাণ করেছে যে, তারাও প্রাণী এবং বোধ ও চেতনাসম্পন্ন। আধুনিক গবেষণাও এটা স্বীকার করেছে।

ভাতব্য ঃ কোরআন ও হাদীসের উপরোজ বর্গনার দারা সুস্পত্ররপে প্রতিপন্ন হয় যে, সূর্য ও চন্দ্র উভয়টিই গতিশীল এবং এক মেয়াদের জন্য পরিভ্রমণরত। এতে সে মতবাদ প্রান্ত প্রমাণিত হয়, যাতে সূর্যের গতিশীলতা স্বীকার করা হয়নি। সর্বা-ধুনিক গবেষণাও এ মতবাদকে প্রান্ত সাব্যস্ত করেছে।

مرجون - وَ ٱلْقَهَرَ قَدَّ رُنَّا لَا مَنَا زِلَ حَتَّى مَا دَكَا لَعُرْجُونِ الْقَدِيمِ

অর্থ গুরু খজুর শাখা, যা বেঁকে ধনুকের মত হয়ে যায়। ক্রিক্টি কর্টি কর্টি করি করে বহুবচন। অর্থ অবতরণ হল। আল্লাহ্ তা'আলা চন্দ্র ও সূর্য উভয়ের চলার জন্য বিশেষ সীমা নির্ধারিত করে দিয়েছেন। এই সীমাকেই 'মন্যিল' বলা হয়।

চল্লের মন্থিল ঃ চল্ল এক মাসে তার পরিশ্রমণ সমাপত করে। তাই তার মন্যিল রিশ অথবা উনরিশটি হয়ে থাকে। প্রত্যেক মাসে চল্ল কমপক্ষে একদিন উথাও হয়ে থাকে। ফলে সাধারণভাবে তার মন্যিল আটাশটিই বলা হয়। সৌরবিজ্ঞানীরা এসব মন্যিলের বিপরীতে অবস্থিত নক্ষরসমূহের সাথে মিল রেখে এওলোর বিশেষ বিশেষ নাম রেখেছেন। জাহিলিয়াত যুগের আরবেও এসব নামেই মন্যিলসমূহ চিহ্নিত হত। কোরআন পাক এসব পারিভাষিক নামের উথের। চল্ল বিশেষ বিশেষ দিনে যে দুরত্ব অতিক্রম করে, কোরআন মন্যিল বলে ওধু সে দূরত্বকেই বুঝিয়ে থাকে।

হয়েছে। চাঁদ যোল কলায় পরিপূর্ণ হওয়ার পর হাস পেতে পেতে মাসের শেষে ধনুকের আকার ধারণ করে। আরবদের পরিবেশ উপযোগী 'শুচ্চ খর্জুর শাখার মত' বলে এর দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে।

ত্র শান্তিক অর্থাৎ সূর্য ও চন্দ্র উড়য়ই আপন আপন কন্ধপথে সন্তরণ করে। ত্রিন আমিক অর্থ আকাশ নয়, বরং সেই বৃত্ত যাতে কোন গ্রহ বিচরণ করে। সূরা আমিয়ায় এ আয়াত সম্পর্কে বলা হয়েছে য়ে, এর মারা বোঝা যায়, চন্দ্র আকাশ প্রান্ধে প্রোথিত নয়। বাৎনীমুসীয় মতবাদ প্রমাণ করে য়ে, চন্দ্র আকাশ প্রান্ধে প্রোথিত। কোরআনের আয়াত থেকে জানা যায় য়ে, চন্দ্র আকাশের নিচে এক বিশেষ কন্ধ পথে বিচরণ করে। আধুনিক গবেষণা এবং চন্দ্রপৃষ্ঠে মানুষের অবতরণের ঘটনাবলী এ বিষয়টিকে নিশ্চিত সভ্যে পরিণত করেছে।

وَ ا يَةً لَّهُمْ اَ نَّا حَمَلْنَا ذُرِّ يَتَهُمْ فِي الْغَلْكِ الْمَشْعُونِ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِّن

এতে সমূদ্র ও তৎসংक्षिण्ট বস্তুসমূহের মধ্যে कुमরতের বহিঃ-

প্রকাশ আলোচিত হয়েছে। আলাহ্ তা'আলা নৌকাসমূহকে স্বয়ং ভারী বস্ত দারা বৌঝাই হওয়া সভ্তেও পানির উপর চলার যোগ্য করে দিয়েছেন। পানি এভলোকে নিমক্ষিত করার পরিবর্তে দূর-দূরান্তের দেশে পৌছে দেয়। আলাতে বলা হয়েছে, আমি তাদের সভানসভতিকে নৌকায় আরোহণ করিয়েছি। এখানে সভানসভতির কথা বলার কারণ সভ্তবত এই যে, সভানসভতি মানুষের বড় বোঝা। বিশেষত যখন তারা চলাক্ষেরার যোগ্য না থাকে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, তোমরাই কেবল নৌকাসমূহে আরোহণ কর না, বরং সভান-সভতিও তাদের সমন্ত আস্বাবপত্রই এসব নৌকা বহন

करता। وَ الْكُونَ اللهُمْ مِنْ مَثْلَهُ مَا يَرْكُبُونَ वात्कात अर्थ अरे या, मानूरवत आस्तारन

ও বোঝা বহনের জন্য কেবল নৌকাই নয়, নৌকার অনুরাপ আরও যানবহন সৃষ্টি করেছি। আরবরা তাদের প্রথা অনুযায়ী এর অর্থ নিয়েছে উটের সওয়ারী। কারণ, বোঝা বহনে উট সমস্ত জন্তর সেরা। বড় বড় বোঝায় জূপ নিয়ে দেশ-বিদেশ সফর করে। তাই আরবরা উটকে سخينة البر

কোরআনে উড়োজাহাজের উল্লেখঃ কিন্ত কোরআন এখানে উট অথবা অন্য কোন বিশেষ যানবাহনের উল্লেখ করেনি, বরং অস্পল্ট রেখে দিয়েছে। ফলে এতে এমন সব যানবাহন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা অধিকতর মানুষ ও তাদের আসবাবপত্র বহন করে মন্যিলে মকসুদে পৌছে দেয়। এটা সুস্পল্ট যে, বর্তমান যুগে যেসব যানবাহন প্রচলিত আছে তুমধ্যে আয়াতে প্রধানত উড়োজাহাজই বোঝানো হয়েছে। নৌকার সাথে এর উপমাও এর সমর্থক। পানির জাহাজ যেমন পানীর উপর সভরণ করে পানি তাকে নিমজ্জিত করে না, তেমনি উড়োজাহাজ বাতাসে সভরণ করে। বাতাস তাকে নিচে কেলে দেয় না। কোরআন পাক আলাচ্য বাক্যটি অস্প্রভূতি রেখেছে, যাতে কিয়ামত পর্মন্ত যত যানবাহন আবিভূত হবে, সবই এতে অভভূতি হয়ে যায়।

وَإِذَا نِيْلَ لَهُمُ اتَّقُواْ مَا بَيْنَ آيْدِيْكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُوْحَمُونَ ۞ وَمَا تُلْتِيْمُ مِنْ اَيُهِ مِنْ اَيْهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ اللهُ ال

(৪৫) আর যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা সামনের আয়াব ও পেছনের আয়াবকে ভর কর, থাতে তোমাদের প্রতি অনুপ্রহ করা হয়, তখন তারা তা অপ্রাহ্য করে। (৪৬) যখনই তাদের পালনকর্তার নির্দেশাবলীর মধ্য থেকে কোন নির্দেশ তাদের কাছে আসে, তখনই তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (৪৭) যখন তাদেরকে বলা হয়, আলাহ তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তা থেকে ব্যয় কর। তখন কাফিররা মু'মিনগণকে বলে, ইছে। করলেই আলাহ্ যাকে খাওরাতে পারতেন, আমরা তাকে কেন খাওরাব? তোমায়া তো করলেই আলাহ্ যাকে খাওরাব?

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

ষখন ভাদেরকে (তওহাঁদের প্রমাণাদি এবং ভা অমান্য করার কারণে শান্তিদাতার সতর্ক বালী গুনিরে) বলা হয়, ভোমরা সে আযাবকে ভয় কর, যা ভোমাদের সামনে রয়েছে (অর্থাৎ দুনিয়াতে। যেমন, উপরে দুলিরাতে এবং যা ভোমাদের (মৃত্যুর) পেছনে (অর্থাৎ পরকালে) রয়েছে, (উদ্দেশ্য এই যে, তওহীদ অমান্য করার কারণে কেবল দুনিয়াতে অথবা পরকালে যে আযাব ভোমাদেরকে স্পর্ল করবে, তাকে ভয় এবং বিশ্বাস ছাপন কর) যাতে ভোমাদের প্রতি অনুকন্সা করা হয়, তখন ভারা (এই ভীতি প্রদর্শনের) পরওয়া করে না। (ভারা ভো এমন কঠোরপ্রাণ যে,) বখনই ভাদের পালনকর্ভার আয়াত-সমুহের মধ্য থেকে কোন আয়াত ভাদের কাছে আসে, তখনই ভারা মুখ ফিরিয়ে নেয়। (ভীতি প্রদর্শন যেমন ভাদের জনাউপকারী নয়, ভেমনি সওয়াব ও জায়াতের সুসংবাদও ভাদের জন্য উপকারী হয় না। সেমতে) যখন ভাদেরকে আয়াত্র নিয়য়ত সমরপ

করিকে) বলা হয়, আলাহ্ তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তা থেকে (আলাহ্র পথে ফকির-মিসকীনদের জন্য) বায় কর, তখন (হঠকারিতা ও উপহাস করলে কাফিররা) মুর্গলমানদেরকে (যারা বায় করতে বলেছিল) বলে, আমরা কি এমন লোকদের খাওয়াব, যাদেরকে আলাহ্ ইচ্ছা করলে (অনেক কিছু) খাওয়াতে পারতেন? তোমরা প্রকাশ্য প্রান্তিতে (পতিত্) রয়েছ।

## আনুষ্টাক ভাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে গৃথিবী, আকাশ ইত্যাদিতে আল্লাহ্ তা'আলার শক্তি ও প্রভার বহিঃপ্রকাশ বর্ণনা করে আলাহ্র পরিচয় লাভ ও তওহীদের দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল। এছাড়া এ দাওয়াত কবুলের ফলয়রগ জালাতের চিরছায়ী নিয়ামত ও সুখের ওয়াদা এবং কবুল না করার কঠোর শান্তির সতর্কবাণীও বণিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে ও পরবর্তী আয়াতসমূহে মঞ্জার কাফিরদের বক্রতা বির্ত হয়েছে যে, তাদের উপর সওয়াবের ওয়াদা শান্তির ভীতি প্রদর্শন কোন প্রভাবই বিস্তার করতে পারে না।

অ প্রসত্তে কাফিরদের সাথে মুসলমানদের দুটি সংলাপ উল্লেখ্ন করা হয়েছে।
মুসলমানরা যখন তাদেরকে বলে, তোমরা আলাহ্র শান্তিকে ডয় কর, যা দুনিয়াতেই
তোমাদের সামনেও আসতে পারে এবং পরকালে আসা তো নিশ্চিতই তোমরা শান্তিকে
ডয় করে বিশ্বাস দ্বাপন করলে তা তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক হবে। কিন্তু তারা একথা
খনেও মুখ ফরিল্লে নেয়। আয়াতে ভাদের মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার বিষয়টি পরিজার উল্লেখ
করা হয়নি। কারণ, পরবর্তী আয়াতে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার উল্লেখ থেকে এখানেও মুখ
ফিরিয়ে নেওয়া প্রমাণিত হয়। এছাড়া ব্যাকরণিক নিয়মে

হিসাবে

শব্দিটি। এতে বলা হয়েছে, তাদের কাছে তাদের পালনকর্তার যে কোন আয়াত আসে,
তারা তাথেকে কেবল মুখই ফিরিয়ে নেয়।

পরোক্ষভাবে রিষিক প্রাণ্ডির রহস; বিভীয় সংলাপ এই যে, মুসলমানরা গরীব-মিসকীনকে সাহায্য করার জন্য এবং ক্ষুধার্ডকে খাদ্য দানের জন্য কাফিরদেরকে বলত, আল্লাহ্ ভোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তা থেকে কিছু অভাবগ্রস্কদেরকে দান কর। এর জওরাবে তারা ঠাট্টা করে বলত, ভোমরাই বল যে, সকলের রিষিকদাতা আল্লাহ্। তিনিই তাদেরকে দেননি, অভএব আমরা কেন দেব? তোমাদের এই উপদেশ প্রকাশ্য পথলুস্ট্ডা। কেননা তোমরা আমাদেরকে রিষিকদাতা বানাতে চাও। বলা বাহুল্য, কাফিররাও আল্লাহ্ ভাগ্যালাকে রিষিকদাতা বলে শ্লীকার করত। এ সম্পর্কে কোর্জ্যানে বলা হয়েছে:

وَ لَكُنْ سَا لَا تُهُمْ مَنَى نَزَ لَ مِنَ السَّمَا عَ مَا عَ فَا حَبَا بِعَ الْاَرْ فَ مِنْ بَعْدُ مَوْ لَيْهَا لِيَعْوِ لِيَّ اللهِ عام اللهِ عام اللهِ عام اللهِ عام اللهِ عام اللهِ عنها لِيعُو لِيَّ اللهِ

বৃশ্চি বর্ষণ করেছে, অতপর পৃথিবীতে উদ্ভিদের জীবন স্ঞারিত হয়েছে এবং নানা রকম ফলমূল উদ্গত হয়েছে, তবে তারা স্বীকার করবে, আলাহ্ তা'আলাই বর্ষণ করেছেন।

এ থেকে জানা সেল যে, তারা জালাহ তা আলাকেই বিষিক্দাতা বলে বিশ্বাস করত। ক্রিড মুসলমানদের জওয়াবে ঠাট্রার ছলে উপরোজ কথা বলেছে। এ বোকারা ষেন আছাত্র পথে বার এবং গরীবদের সাহাষ্য করাকে আর্টাইর রিষিকদাতা হওয়ার পরিপন্থী মনে করত। রিষিকদাতা আল্লাহ্র প্রভাময়ু আইন এই যে, তিমি একজনকে দান করে অন্য জনকে দেওয়ার মাধ্যম করেন এবং এই মাধ্যমে পরোক্ষভাবে অন্যদেরকে দেম। তিনি স্বাইকে নিজে প্রভাক্ষভাবে রিয়িক দিতেও সক্ষম। জীবজন, কীট-পতঙ্গ ও প**ও-পর্কা**কে তিনি এমনিভাবে রিষিক দান করেন্<sub></sub> তাদের মধ্যে কেউ দরিচ ও কেউ ধনী নেই এবং কেউ কাউকে ক্লিছুদেরও না। সরাই প্রকৃতির দত্তরখান থেকে আহার করে। কিন্তু মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার প্রাণসঞ্চার করার জন্য রিষিকের ব্যাপারে একজনকৈ অপরজনের মাধ্যম করা ফ্রেছে, যাভে দাতা সভরাব পায় এবং গ্রহীতা তার অনুগ্রহ বীকার করে। কেননা পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমুম্মিতার উপরই সমগ্র বিশ্ব শ্রম্মার ভিডি রচিত হমেছে ে এই ভিডি তখনই প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে, মখন মানুষ একে অপরের মুখাপেক্ষী হয় , দরিল ধনীর পয়সার মুখাপেকী হয় এবং ধনী দরিটের এমের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে এবং তাদের কেউ কারও প্রতি অমুখাপেক্ষী যা হয়। চিন্তা করনে দেখা যায়, কারও প্রতি কারও কোন শ্লপ নেই। একজন অপরজনকৈ কিছু দিলে নিজের আর্থেই দান করে।

প্রথম প্রর থেকে যায় যে, কাফিররা তো আরাহ্র প্রতি বিশ্বাসই রাখে না এবং ফিকাহ্বিদদের বর্ণনা অনুযায়ী তারা ছুঁটিনাটি বিধানাবলী পালনে আদিল্টও নয়। এমতাবছায় মুসলমানরা কিসের ভিডিতে কফিরদেরকে আরাহ্র পথে ব্যয় করার আদেশ দিত ? এর উত্তর এই যে, মুসলমানদের এই আদেশ কোম শরীয়তগত বিধান পালন করানোর উদ্দেশ্যে নয় করং মান্ত্বিক সহম্মিতা ও ভপ্রতার প্রকৃতিত নীতির ভিডিতে ছিল।

وَيَعُولُونَ مَضْ هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَدِوْيُنَ ﴿ مَا يَنْظُرُونَ الْآ صَرْبُحَهُ وَاحِدُهُ تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِتِمُونَ ﴿ فَلَا يَشْتَطِيْعُونَ تَوْصِيَهُ ۗ وَلَا إِلَّ اهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴿ وَنُفِحَ فِي الصُّورِ فَإِذَاهُمْ مِّنَ الْأَجُدَاثِ الے رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ ﴿ قَالُوْا لِيُونِيكُنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا عَيْرَ هٰذَا مَا وَعَدَالرَّحَيْنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونُ ﴿ إِنْ كَانْتُ اللَّهِ صَبْحَةً وَّاحِدَةً فَاذَاهُمْ جَيْءً لَكَ بُنَا مُحْضُرُونَ ﴿ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسُ شَيْئًا وَّلَا تُجْزُونَ إِلَّامَاكُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿ إِنَّ آصَحْبُ الْجَنَّةِ الْيَوْمُ وَ اللَّهُ عُلِلْهُ وَاللَّهُ وَ الْوَاجُهُمْ فِي ظِلْلِ عَلَى الْإِرَامِكِ مُتَكِّونًا ﴿ وَالْجُهُمْ فِي ظِلْلِ عَلَى الْإِرَامِكِ مُتَكِّونًا ﴿ هُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَّا يَنْاعُونَ فَي سَلَّمْ قَوْلًا مِنْ رَّبِّ مِيْمِ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ النُّهُ الْمُجْرِمُونَ ﴿ الْمُوا عُهُدُ الْيُكُمُ لِبَنِيَ ادْمُرَانُ لَا تَعْبُلُوا الشَّبُطِنَ، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿ وَأَلِي اعُبُدُ وَنِي وَهَٰذَا صِرَاطً مُسْتَقِبُمُ ۞ وَلَقَدُا صَلَّ مِنْكُو جِبِلَّاكَثِيرًا اَ فَكُوْ تَكُوْنُوا تَعْقِلُونَ ﴿ هَٰ لِهَ جَهَنَّمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ ۞ إِصْلُوْهِمَا الْيُوْمُ بِمَا كُنْتُمُ تَكُفُرُونَ ﴿ الْيُوْمُ زِنْخُتُومُ عَلَى افْوَاهِهِمْ وَ تُكَلِّبُنَا آيُدِينِهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكُسِبُونَ ﴿ وَلُونَتُمَا الْمُ طَسَنَا عَلَى اعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّ يُبْصِرُونَ ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَسَخُنْهُمْ عَلَا مَكَانَتِهِمْ فَهَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ﴿ وَمَن نُعُتِمْ لا نُنكِسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلا يَعْقِلُونَ ﴿ الْخَلْقِ أَفَلا يَعْقِلُونَ

<sup>(</sup>৪৮) তারা বলে, তোমরা সত্যবাসী হলে বল এই ওয়াদা কবে পূর্ণ হবে? (৪৯) তারা কেবল একটা ভয়াবহ শব্দের অপেক্সা করছে, বা তাদেরকে আঘাত করবে তাদের পারস্পরিক বাকবিতভাকালে। (৫০) তখন তারা ওছিয়ত করতেও

<del>जक्</del>रम द्वार लो। ेश्वर छो। प्रतिकाल शतिकाल शतिकाल का का कि किस्त स्थरण शाहरव लो ह (৫১) বিংগার ফুঁক দেওয়া হবে, ভখনই ভারা কবর এথকে ভাদের গালনকর্ভার গিকে বুটে চনবে। (৫২) ছারা বলবে, হায় আমাদের দুর্ভোগ। কে আমাদেরকে নিপ্লছন বেকে উন্নিভ করন ? রহমান জালাহ্ তো এরই ভল্লাদা দিয়েছিলেন এবং রস্লাগণ সত্য বলেছিলেন। (৫৬) এটা তো হবে কেবল এক মহানাল। সে মুহুর্ভেই ভানের স্বাইকে জামার সামনে উপস্থিত কর<sup>ে</sup> হবে। (৫৪) জাজকের গিয়েন**ারও প্রচি জুলুম করা** হবে না:এবং তোমরা:মা করবে কেবল তারই প্রতিদান গাবে। (৫৫) এদিন দারা-তীরা **আনন্দে মশঙল ধাকবে। (৫৬)** তারা এবং **র্জ্ঞানর দ্রীরা উপবিতট** থাকবে ছায়াম্য গরিবেশে জাসনে হেলান্ দিয়ে। (৫৭) সেখানে তাদের জন্য থাকবে ফলমূল এবং যা চাইবে। (৫৮) করুণাময় পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাদেরকে বলা হবে 'সালাম'। (৫৯) হে জুপরাধীরা, আজ ছোমরা জানালা হয়ে যাও। (৬০) হে বনী-জাদৰ ! জামি কি তোমাদেরকে বলে রাখিনি যে, শরতানের ইবাদত করো না, সে তোমাদের প্রকাশ্য শনু? (৬১) এবং আমার ইবাদত কর। এটাই সরল পথ। (৬২) শরতান তোমাদের জনেক দলকে পথ্যতেট করেছে। তবুও কি ভোমরা বুঝনি? (৬৬) এই সে জাহালাম, বার ওয়াদা তোমাদেরকে দেওয়া হতো (৬৪) তোমাদের কুফরের কারণে আজ এতে প্রবেশ কর। (৬৫) আজি আমি তাদের মুখে মোহর এটি দেব তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের পা তাদের কৃতকর্মের সক্ষ্যিদৈবে (৬৬) আমি ইচ্ছা করনে তাদের দৃশ্টিশক্তি বিলুশ্ত করে দিতে পারতাম, তখন তারা পথের দিকে দৌড়াতে চাইলে কেমন করে দেখতে পেত! (৬৭) আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকৈ ছ'ছ ছানে আকার বিক্ত করতে পারতাম, ফলে তারা আর্গেও চলতে পারত নী এবং পেছনেও ফিরে ষেতে পারত না। (৬৮) আমি যাকে দীর্ঘ জীবন দান করি, তাকে সৃষ্টিগত পূর্বাব-স্থায় ফিরিয়ে নেই। তবুও কি তারা বুঝে না?

## তফসীরের সার-সংক্রেপ

তারা (অর্থাৎ কাফিররা প্রাপদর ও তাঁর অনুসাহীদেরকে অন্থীকারের ছলে) বলে, তোমরা (তোমাদের দাবিতে) সত্যবাদী হলে, (বল,) এই ওয়াদা (অর্থাৎ কিয়ামতের ওয়াদা, যা উপরের আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তোমরাও প্রায়ই এর কথা বলে থাক ) কবে পূর্ণ হবে? (আলাহ্ বলেন, এরা যে বারবার জিজেস করে, এতে করে মনে হয় যেন,) তারা এক মহানাদের (অর্থাৎ প্রথম ফুঁৎকারের) অপেক্ষা করছে, যা তাদেরকে আঘাত হানবে (সাধারণ অভ্যাস অনুযায়ী নিজেদের ব্যাপারাদ্রিতে পারক্ষরিক বাকবিতভাকালে। (এই মহানাদের সাথে সাথে তারা এমনভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে য়ে,) তখন তারা ওসিয়ত করছে সক্ষম হবে না এবং তাদের পরিবার-পরিজনের ব্যাহেও ক্লেরত যেতে পারবে না (বরং যে যে অবহায় থাক্রে, মরে কাঠ হয়ে যাবে।) এবং (ভ্রতপর পুনরায়) শিংগায় ফুঁরু দেওয়া হবে, তখনই তারা কবর থেকে (নের

联系统 经

्र **श्रद्धे** एव

হবে) ভাদের পালনকর্তার নিকে (অর্থাৎ হিসাবের জান্নদায়) দ্রুত চনতে থাকবে। (সেখানকার ভরাবহ দৃশ্য দেখে) ভারা বলবে, হায়, জামাদের দুর্ভোগ, জামাদেরকে আলালের ক্রবর থেকে কে উঠাল? (আমরা তো সেখানেই আরামে ছিলাম। ক্রেরেশতা-গণ জওদাব দেবেন,) সুহমান আলাহ্ তো এরই (অর্থাৎ এ কিয়ামতেরই) ওয়াদা সির্মেছিলেন: এবং রস্তাসণ এ সভাই বলেছিলেন। (কিন্তু তোমরা ভখন মাননি। অভসর আলাহ্ৰলেন, এটা (অৰ্থাং দিতীল ফুঁক) তো হবে এক মহানাদ (যেমন প্ৰথম ফুঁকও এক সহানদে ছিল) ফলে সে সুহূতেই তাদের স্বাইকে আমার সামনে উপস্থিত করা হবে। পূর্বে চলার কথা হয়েছিল, এখানে উপস্থিত করার কথা বলা হয়েছে। উভয়টিই বাধাতামূলক ও জারপূর্বক হবে। কোরজানের ভাষা ত্রিক এবং তি খেকে জানা বারা।) আজকের দিনে কারও প্রতি জুলুম করা হবে না এবং ঢোমরা (দুনিয়াতে কুফর ইত্যাদি) যা করতে, কুবল তারই প্রতিফল পাবে। (এখন জানাতীদের জবস্থা ব্ণিত হচ্ছে,) নিশ্চরই জানাতীরা এদিনে তাদের আনন্দে মুন্তল থাক্বে। তারা এবং তাদের স্ত্রীরা উপ্রিত্ট থাক্বে ছায়াময় প্রিরেশ জাসনে হেৰান দিয়ে। সেখানে তাদের জনা থাকবে (সর্বপ্রকার) ফলমূল এবং প্রাথিত সব কিছু। করুণাময় পাল্রনকর্তার পক্ষ থেকে তাদেরকে সালাম বলা হবে। [ অর্থাৎ আলাহ্ বলবেন, আসসালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল-জালাত-(ইবনে মাজা) অতপ্র

আৰার জাহালামীদের অবস্থার পরিশিশ্ট বর্ণনা করা হয়েছে। হাশরে তাদেরকে আদেশ করা হবে] হে অপরাধীরা (যারা কুফুরী করেছিলে), আজু তোমরা (মু'মিনদের থেকে) পৃথক হয়ে যাও। (কারণ তাদেরকে জালাত এবং তোমাদেরকে জাহালামে প্রেরণ করা হবে। তখন তাদেরকে তিরভারছলে বলা হবে,) হে বনী আদম। (এমনি-ভাবে জিনদেরকেও সম্বোধন করা হবে, যেমন অন্য আয়াতে আছে,

) আমি কি ভৌমাদেরকে জোর দিয়ে বরে রাখিনি যে, শরভানের ইবাদত করে। না সে ভোমাদের প্রকাশ্য শরু, বরং আমারই ইবাদত কর? এটাই সুরুল পথ।
[ইবাদতের অর্থ এখানে আনুসত্য করা। যেমন, এক আয়াতে আছে:

ভানি ভারত আছে । ভানি ভারত আছে ভানি হরেছিল যে, সে তোরাদের (বনী-আদমের) আনেক দলকে পথপ্রতট করেছে। তোমাদের পথপ্রতট্তার শান্তি ও অতীত সম্পূ দায়সমূহের

কাঁহিনী বৰ্ণনা প্ৰসঙ্গে বলে দিওয়া হয়েছিল। অতএব তোমরা কি ব্ঝানি (যে, তার প্রয়ো-চনায় আমরা পথস্লত হয়ে গেলে আমরাও শান্তির যোগ্য হয়ে যাব? অতএব) এই সে

জাহারাম, (কুফর কর্মা হলে) যার ওয়াদা ভোমাদেরকে দেওয়া হন্ত। অদ্য ভোমাদের কুফারের কারণে এতে **ছাবেন কর। আজ আমি ভাদের মুখে মোহর এঁটে দেব** (ফলে ভারা विशा ध्यत तम क्राए शाताव ना। समन, खक्राए वताव रिकेट के विशेष তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের গাঁতাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে। (এশান্তি তৌ হবে পরকালে) আমি ইচ্ছা করলে (দুনিয়াতেই তাদের কুফরের শান্তিছরূপ) তাদের দৃষ্টি বিলুপ্ত করতে পারতাম ( দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত করে অথবা চক্ষ্ই লোগ করে) তখন তারা পথের দিকে (চলার জন্য দৌড়াতে ) চাইলে কি করে দেখতে পেত? (লুত সম্পদায়ের উপর এমনি আযাব এসেছিল। আল্লাহ্ বলেন, হুর্নীট তদুপরি) আমি ইন্ছা করলে ( কুফরের শান্তিররূপ ) ভালের অকৃতি বদলে দিতে পারতাম (ফেব্ন, পুরা-কালে কতক লোক বানর ও শূকরে পরিণত হয়েছিল।) এমতাবস্থায় ভারা মে যেখানে ছিল, সেখানেই থেকে যেত। (অর্থাৎ বদলে দেওয়ার সাথে সাথে তাদেরকে বিকলাস জানোরার বানিরে দিতাম, যে ব্যান ত্যাপ করতে পারে না) করে তারা অগ্রেও চলতে পারত না এবং পিছনেও ফিরে যেতে পারত না। ( এই চক্কুলোপ করা ও আকার বিকৃত করার ব্যাপারে আশ্চর্যান্বিত হয়োঁ না যে, এটা কিরূপে হতে পারত! এরই অনু-রূপ আমার একটি কাজ দেখ) আমি যাকে দীর্ঘ জীবন দান করি, ( অর্থাৎ খুব বয়োবৃদ্ধি করি,) তাকে স্বাভাবিক অবস্থায় উপুড় করে দেই। (স্বাভাবিক অবস্থা বলে ভান-বৃদ্ধি, চেতনা, ত্রবণশক্তি, দৃল্টিশক্তি, পরিপাকশক্তি ইড্যাদি এবং রঙ-রাপ ও সৌন্দর্য বোঝানো হয়েছে। উপুড় করার অর্থ তার অবস্থা উপর থেকে নিচের দিকে এবং ভাল থেকে মন্দের দিকে ধাবমান করে দেওয়া। সুত্রাং লোপ করা এবং বিরুত করাও এক প্রকার পূর্ণছ থেকে অপূর্ণছের দিকে ধাবমান করা।) অতএব (এ অবস্থা দেখেও)তারা কি বুবোনি ? ( আল্লাহ্ যখন এক পরিবর্তন করতে সক্ষম, তখন অন্য পরিবর্তনও করতে পারবেন, বরং আলাহ্ সম্ভাব্য সবকিছু করতে সমান সক্ষম। অতএব এ বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য করে তাদের সতর্ক হওয়া ও কুফর বর্জন করা উচিত)।

আনুষরিক ভাতব্য বিষয়

बाक مَنَّى هَذَا الْوَقْدُ काकित्रता त्य مَا يَنْظُرُ وْنَ ا لِا مَيْحَةً وَّا حِدَةً

\*\*

ঠাট্টা ও পরিহারছলে মুসলমানদেরকে ছিড়েক করত, তোমরা যে কিয়ামতের প্রবজা, তা কোন্ বছর ও কোন্ তারিখে সংঘটিত হবে । বণিত ছায়াতে তারই জওয়াব দেওয়া হরেছে। তাদের প্রশ্ন বান্তব বিষয় জ্বনার জ্বনা নয়। বরং নিছক ঠাট্টা ও পরিহাসের ছলে ছিলা জাবার জন্য হলেও কিন্ধানতের সন-তারিখের নিশ্চিত ভান কাউকে না দেওয়াই আন্ধান্ধ্য রহস্যের দাদি ছিল। তাই আন্ধান্ধ তা আলা এ ভান তাঁর নবী-ক্রুক্তেও দান করেন নি। নির্বোধদের এই প্রশ্ন অনর্থক ও বাজে ছিল বিধায় এর জঙ্গানে

কিয়ামতের তারিশ বর্ণনা করার পরিবর্তে তাদেরকে ছঁ শিরার করা হয়েছে যে, যে বিবরের আগমন অবশান্তাবী তার জন্য রন্ধতি প্রহণ করা এবং সন-ভারিশ খোঁজাশুঁ জিতে সমর নতই না করাই বুছিমানের কাজ। কিয়ামতের খবর গুনে বিশ্বাস ছাগন করা এবং সংকর্ম সম্পাদন করাই ছিল বিবেকের দাবি, কিন্তু তারা এমনি গাফিল যে, কিয়ামতের আগমনের পর তারা যেন চিন্তা করার অগেকায় আছে। তাই বলা হয়েছে, তারা কিয়ামতের অগেকা করছে। অথচ কিয়ামত হবে একটি মান্ত মহানাদ যা তাদেরকে তখন অভকিতে আঘাত হানবে, রুখন তারা নিজেদের কাজ-কারবার ও ধারস্পরিক কানদেনের বাক্রিভ্রায় রত থাকবে। স্বাই তদাব্ছায় মরে কাঠ হয়ে পড়ে থাকবে।

হাদীসে আছে, দুই ব্যক্তি বন্ধ ক্রয়-বিক্রয়ে রত থাকবে; সামনে বন্ধ খোলা থাকবে আর এমতাবদ্বায় হঠাৎ কিয়ামতের আগমন হবে এবং তারা বন্ধটি ওাঁজ করারও অব-কাশ পার্টেনা। কোন ব্যক্তি হয়তো তার চৌশান্চাটিতে মাটি দারা লেগ দিতে থাকবে এবং তানবদ্বায়ই মরে যাবে।——(কুরতুবী)

अर्थार जमन वाता

একন্নিত হবে, তারা একজন অপরজনকে কোন কাজের ওসিয়ত করারও সুযোগ পাবে না এবং যারা ঘরের বাইরে থাকবে, তারা ঘরে প্রত্যাবর্তন করারও সময় পাবে না। আপন আপন জায়গায় মরে পড়ে থাকবে। প্রথম ফুঁকের এই ঘটনায় সমগ্র বিশ্ব আকাশ ও পৃথিবী ধ্বংসজুগে পরিণত হবে।

وَ نَعْدَ عَ إِلَيْ وَالْمَا مُمْ مِّنَ ٱلْأَجْدَا ثِ اللَّهِ عِلَى ، अत्रभत बता स्तारह

ब्रिक् اجداث و المحمد المعلق المحمد المحمد

বলা হয়েছে । এ বজব্য পূর্ববর্তী বজব্যের সমির মানুষ কবর থেকে উঠে দেখতে থাকবে। এ বজব্য পূর্ববর্তী বজব্যের সমির না । কারল, প্রথমাবছার বিস্মিত হয়ে দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখতে থাকবে এবং পরে দুত গতিতে হালরের দিকে দৌড়াতে থাকবে। কোরআনের আয়াত থেকেই প্রমাণিত হয় যে, কেরেশভাগল স্বাইকে ডেকে হাশরের ময়দানে আনবে। এতে বোঝা যায় যে, মানুষ ছেছায় হালরের ময়দানে উপছিত হবে না, বরং কেরেশভাগণের ডাকার কারণে বাধ্যভামুলকভারে দৌড়াতে দৌড়াতে দিছিত হবে।

र्वे क्विसूता क्वरता आतारम हिन قا لوا يا و بلنا من بعثنا من مرقد نا

না, বরং কবরের আয়াবে পতিত ছিল। কিন্তু কিয়ামতের আয়াবের তুজনায় সে আয়া-বকে আরাম বলেই মনে হবে। তাই তারা ঘরবে, ফে আমাদেরকে কবর থেকে বের করল? সেখানে থাকলেই তো ভাল হত। ফেরেশতাগণ অথবা মু'মিনগণ এর জওয়াবে বসবেঃ

যে কিয়ামতের ওয়াদা দিয়েছিলেন, এই হল সে কিয়ামত। রসূলগণ তোমাদেরকে সে সত্য সংবাদই গুনিয়েছিলেন, কিন্ত তোময়ায়ৢচ্ছেপ করনি। এখানে আয়াহ্র 'রহমান' ওণটি উল্লেখ করার মাঝে ইঙ্গিত রয়েছে যে, তিনি তো ছীয় রহমতে তোমাদের জন্য এ আয়াব থেকে বেঁচে থাকার বহু ব্যবস্থা করেছিলেন। পূর্বাফে এর ওয়াদা দেওয়া এবং কিতাব ও পয়গদ্বগণের মাধ্যমে এর খবর তোমাদের কাছে পৌছানো আয়াহ্র 'রহমান' ওণেরই বহিঃপ্রকাশ ছিল।

কর্না করার পর বিষামতে জালাতীদের অবস্থা বলিত হয়েছে যে, তারা তাদের তিজিবিনোদনে দুরবস্থা এটি এর অর্থ আন্দিত, আছ্প্রাণীলঃ এর এক অর্থ এমনও হতে পারে যে, তারা জাহালামীদের দুরবস্থা থেকে সম্পূর্ণ নিশ্চিত থাকবে।

সংমুক্ত করার কারণ এ ধারণা নিরসন করাও হতে পারে বে, জারাতে ফর্য-ওয়াজিব কোন ইবাদত খাকবে না এবং জীবিকা উপার্জনেরও কোন প্রয়ৌজন খাকবি না। এমন বৈকার অবস্থীর মানুষ সাধারণত অস্বভি বোধ করে। তাই বলা হয়েছে যে, জারাতীরা বিনোদনমূলক কাজকর্মে ব্যস্ত থাকবে। কাজেই অবজিবোধ করার প্রমই দেখা দেয় না।

र् हेर्ने हिंदी हैं। मास्यत अर्थ जाबाराजत इस अर्थर मूनिसात जी

্রি ক্রিন্ট শিক্ষা থিকে উভূত। অর্থ আহবান করা। অর্থাৎ জারাতীরা যে বস্তুক্তিই ভাকবে, তা পেয়ে যাবে। কোরআন করীম এক্লেরে

্রালিন। কেননা, চেয়ে লাভ করাও এক প্রকার ল্রম ও কচ্ট, যা থেকে জালাভ পরিদ্ধ। সেধানে প্রতিটি প্রয়োজনীয় দ্বাসাম্প্রীই উপস্থিত থাকরে।

्रें के क्षानात्रत्र संस्थात अथाम मानूब — हानात्रत्र संस्थात अथाम मानूब

বিক্লিণ্ড অবহার সমবেত হবে। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ
আর্থাণ্ড তারা হবে বিক্লিণ্ড গলপালের মত। কিন্তু গরে করের ভিভিতে তাদের
পৃথক পৃথক দলে বিভক্ত করা হবে। কাফির, মু'মিন, সংকমী ও অসংকমী লোকগণ
পৃথক পৃথক জায়গায় অবহান করবে। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

তিতিতে তাদের
পৃথক পৃথক জায়গায় অবহান করবে। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

তিতিতে তাদের
পৃথক পৃথক জায়গায় অবহান করবে। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

তিতিতে তাদের
পৃথক পৃথক জায়গায় অবহান করবে। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

তিতিতে তাদের
পৃথক পৃথক জায়গায় অবহান করবে। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

তিত্তিত তাদের
পৃথক পৃথক জায়গায় অবহান করবে। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

তিত্তিত তাদের
পৃথক পৃথক জায়গায় অবহান করবে। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

তিত্তিত তাদের
পৃথক পৃথক জায়গায় অবহান করবে। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

তিত্তিত তাদের
পৃথক পৃথক জায়গায় অবহান করবে। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

তিত্তিত তাদের
পৃথক পৃথক জায়গায় অবহান করবে। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

তিত্তিত তাদের
পৃথক পৃথক জায়গায় অবহান করবে। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

তিত্তিত তাদের
পৃথক পৃথক জায়গায় অবহান করবে। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

তিত্তিত তাদের
পৃথক পৃথক জায়গায় অবহান করবে। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

তিত্তিত তাদের
পৃথক পৃথক জায়গায় অবহান করবে। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

তিত্তিত তাদের
পৃথক স্বাক্তিত করেছে যালে বলা হয়েছে ঃ

তালিক স্বাক্তিত তাদের
পৃথক স্বাক্তিত করেছে যালে হয়েছে হয়েছে হয়েছে যালে হয়েছে হয়েছে যালে হয়েছে হয়েছে যালে হয়েছে হয়েছে যালে হয়েছে হয়েছে

মানুষ এমনকি, জিনদেরকেও কিয়ামতের দিন বলা হবে, আমি কি তোমাদেরকে দুনিরাতে শরতানের ইবাদত না করার আদেশ দেইনি? এখানে প্রন্ন হর যে, কাফিররা সাধারণত শরতানের ইবাদত করত না, বরং দেবদেবী অথবা অন্য কোন বত্তর পূজা করত। কাজেই তাদেরকে শরতানের ইবাদত করার অভিযোগে কেমন করে অভিমুক্ত করা যায়? জওয়াব এই যে, প্রত্যেক কাজে ও প্রত্যেক অবস্থায় কারও আমু-গত্য করার নামই ইবাদত। তারাও চিরকাল শরতানী শিক্ষার অনুসরণ করেছিল বিধায় তাদেরকে শরতানের ইবাদতকারী বলা হয়েছে। যে ব্যক্তি অর্থর মহক্রতে প্রতিটি এমন কাজ করে বন্দারা তা স্বত্ত হয়, হাদীসে ভাদেরকে অর্থের স্থাস ও ত্রীর দাস বলে আখ্যানিরত করা হয়েছে।

কোন কোন সূকী বৃষ্রের ভাষণে নফসের অনুসরণকে মৃতি পূজা বলা হয়েছে। এর অর্থও নফসের কামনা-বাসনা মেনে চলা। কুফর ও দিরক অর্থ নয়। জনৈক সাধক কবি বলেছেন:

> سود لاکشین از سجد لا رالا بتا ب پیشا نیم چند پیرخود تهمین دین مسلما نی نهم

> > www.eelm.weebly.com

প্রকাশিক বিশ্ব বিশ্ব

এসৰ অস-প্ৰত্যাস বাকশক্তি কোথা থেকে আসবে, এ প্ৰমের জন্তমান কোরআনেই বলিত হয়েছে যে, وَمُنَا اللّهُ الّذِي كَ ا نُطَى كُلّ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَا

তার উপযুক্ত খাদ্য তার মারের স্তনে সৃষ্টি করে তাকে ধাপে ধাপে শক্তি দান করে-ছেন। প্রকাপর যৌরন পর্যন্ত অনেক স্তর অতিক্রম করে তার যাবতীয় শক্তি সৃষ্ঠাম ও সবল হয়েছে। ফলে সেশক্তি ও শৌর্ষ দাবি করতে শুরু করেছে এবং তার মধ্যে প্রতিপক্ষকে সরাজিত করার মনোবল সৃষ্টিট হয়েছে।

ত্ত অভগর আরাহ্ বন্ধন ইক্টা করলেন, তখন ভার সমস্ত বল ও শক্তি হ্রাস পেতে ওক করেছে। এই হ্রাস্থাহিতও অনেক ভরু অতিক্রম করে অবৃশেষে বার্ধকোর সেষ সীমানায় উপনীত হয়েছে। চিন্তা করলে দেখা হার, এখানে পৌছে সে আবার সে ভরেই পৌছে গ্রেছ, যে ভরটি শৈশরে অতিক্রম করেছিল। তার সকল অন্ত্যাস ও ক্রিয়াকর্ম বদলে গ্রেছ, যে ভরেই শেশরে অতিক্রম করেছিল। তার সকল অন্ত্যাস ও ক্রিয়াকর্ম বদলে গ্রেছ। যেসব বন্ধ এক সময় ভার স্বাধিক প্রিয় ছিল, সেওলোই এখন স্বাধিক ঘূলিত হয়ে গ্রেছ। পূর্বে বা ছিল কুখের বিষয়, এখন ভাই হয়ে গ্রেছে কল্টের বিষয়। আনোচ্য আরাতে একেই উপুড় করা বলা হয়েছে। জনৈক কবি চমৎকার বলেছেন ঃ

من عاش اخلقت الايلم جد ته الوضائلة شقيقا المسر

্রিঅর্থাৎ য়ে ব্যক্তি জীবিত থাকরেন, কারের আবর্তন তার নতুনত্ব ও শক্তিমভাকে জীর্ণ ও কনিন করে দেবে এবং তার সর্বপ্রধান দুই বস্কু অর্থাৎ ব্রস্কুক্তি ও দৃশ্টিশক্তি তার সাথে বিশ্বাস্থাতিকতা করে পৃথক হয়ে যাবে।

শানুষ দুনিরাতে চোষে দেখা অথবা কানে শোনা বিষয়ের প্রতি সর্বাধিক আছা পোষণ করে। বার্ধকো পৌছলে এক্সেলাও আছাডাজন থাকে না। প্রবণশুজির দুর্বলতার কারণে কথাবাতা পূর্ণরূপে বোঝা কঠিন হয় এবং দৃণ্টিশজির বৈকল্পের কারণে সঠিক-ভাবে দেখা সুরাহ হয়ে পড়ে। মুতানাকী ভাই বলেছেনঃ

ভর্মাৎ কে ক্ষজি পুনিয়াতে দীর্ঘ জীনন লাভ করে, শুর চোম্বের সামনেই দুনিয়া পাঙ্গে যায়। ফুলে পুরে যে বিষয়কে সত্য মনে করত, তা মিখ্যা প্রতীয়মান হতে থাকে।

ান্যের অভিছে এসব পরিবর্তন বেষন আরাহ্ তা'আলার বিস্মরকর কুদরতের বিষয়ক্তন, তেমনি এতে মানুষের প্রতি এক নিরাট অদুইছও বিদ্যামান। লাটা মানুষের অভিছে মেসব পর্ক্তি গঢ়িত রেখেছেন, সেওলো প্রকৃতপক্ষে সরকারী ব্যাগতি। এওলো প্রাকে দান করে বলে সেওলা হয়েছে যে, এওলোর মাজিক তুমি নও এবং এওলো চির-ছারীও নয়। 'অবদেবে তোমার কাছ থেকে ফেরত মেডয়াহ্বে। এর পরিপ্রেক্তিতে নির্যানিত সমতে সুবঙালা বভিছ এক্যোগে কেরত নেওয়া বাহাত সমত ছিল। কিন্ত করণাম্য

আছাত্ এওলো ফেরত নেরার জনাও দীর্ঘ মেরাদী কিন্তি নির্ধারিত করে দিরেছেন এবং ক্রমান্থরে কেরত নিরেছেন যাতে মানুষ সাবধান হয়ে পরকালের সকরে যাওরার প্রবৃতি প্রহম করতে গারে।

(৬৯) জামি রসূলকে কবিতা শিক্ষা দেইনি এবং তা তার জন্য শোভনীয়ও নর। এটাতো কেবল এক উপদেশ ও প্রকাশ্য কোরজান। (৭০) যাতে তিনি সতর্ক করেন জীবিতকে এবং যাতে কাফিরদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রতিন্ঠিত হয়। (৭৯) তারা কি দেখে না, তাদের জন্য আমি আমার নিজ হাতের তৈরী বস্তুর থারা চতুস্পদ জন্ত সৃতিট করেছি, অতপর তারাই এগুলোর মালিক। (৭২) আমি এগুলোকে তাদের হাতে অসহায় করে দিয়েছি। ফলে এদের কতক তাদের বাহন এবং কতক তারা ভক্ষণ করে। (৭৬) তাদের জন্য চতুস্পদ জন্তর মধ্যে অনেক উপকারিতা ও পানীয় রয়েছেছ। তবুও কেন তারা গুকরিয়া আদায় করে না? (৭৪) তারা আয়াহ্র পরিবর্তে অনেক উপার্যা গ্রহণ করেছে যাতে তারা সাহাব্যপ্রাক্ত হতে পারে। (৭৫) অথচ এসব উপার্য তাদেককে সাহাব্য করতে সক্ষম হবে না এবং এগুলো তাদের বাহিনীয়পে ধৃত হলে আসবে।

## তক্সীরের জার-সংক্রেপ

্বিক্ষান্ত অশ্বীকার করার জন্য রসূল (সা)-কে কবি বর্জে। এটা নির্জনা শিল্পান কেন্না ু জাফি রসূল (সা)-কে কবিভা (অর্থাৎ কাল্পনিক বিষয় রচনা করতে)

250 2 Est

শিক্ষা দেইনি এবং তা (কাব্য রচনা) তার জন্য শোডনীয়ও নয়। তা (অর্থাৎ রস্কাকে প্ৰদত্ত ভান ) ভো কেবল এক উপদেশ ও আল্লায্ প্ৰদত গ্ৰন্থ, যা বিধানাবলী প্ৰকাশ কৰ্মে, যাতে (বিধানাবলী বর্ণনার প্রভাবে) তিনি এমন ব্যক্তিকে (কল্যাণজনক) **ভর**্পীনিদিনি করেন, যে ( আত্মিক জীবনের দিক দিয়ে ) জীবিত এবং ( যাতে ) কাঞ্চিরদের বিরুদ্ধে আষাবের অভিযোগ প্রভিশ্ঠিত হয়। জারা (অর্থাৎ স্ট্রারিকরা) কি দেখে না যে, আমি তাদের (कन्यापित ) जना निष शालत लिती वर्तन बाजा ठजून्य पत रुग्नि करतिहै, অভপর (আমার মালিক করার কারণে) তারাই এওলোর মালিক। (অভপর কল্যাণের কিছু বর্ণনা দেওয়া হয়েছে,) আমি এওলোকে তাদের *ইাতে অসহায় করে দিয়েছি*। *অভপর* এদের কতক তাদের বাহন এবং কত্ক তারা ডক্ষণ করে। এওলোতে ভুনের জন্য আরও উনেঁক উপ্রকারিতা রমেছে ( যেমন, লোম, চামড়া ও হাড় প্রভৃতি বিভিন্ন উপায়ে वाववात्र कता रहे।) अवर (अश्रालाक जात्मत ) भानीत वत्र ( वर्षाह पुरस्र) जाहि। তবুও কৈন তারা ওকরিয়া আদার করে না? (ওকরিয়ার সর্বপ্রথম ও প্রধান ব্র তওহীদে বিশ্বাস শ্বাসন করা। কিন্তু) তারা (তও্তীদে বিশ্বাস করার প্রবিবর্তে ক্রফর ও শিরক করে যাছে। সেমতে) আলাহ্র পরিবর্তে জনা উপাস্য প্রহণ করিছে এ আলায় যে, তারা (এ উপাসাদের পুষ্কু থেকে) সাক্ষয়ারাশ্রু হবে। কিন্তু তারা তাদেরকে কোন সাহাষ্য করতে সক্ষম হবে না। (সাহাষ্য তো দূরের কথা) উচ্চ তারা তাদের এক প্রতিপক্ষ হবে ( এবং হিসাবের জারগায় জোরপূর্বক ) ধৃত হয়ে আসবে (সেখানে হাষির হয়ে তারা উপাসনাকারীদের বিরোধিতা প্রকাশ করবে। যেমন,

बाह्मार जुना यतिश्राम वालन : يَكُو نُونَ عَلَيْهُمْ ضَدًا अर जुना रेउन्तर्ज वालन :

ଅପ୍ରକ୍ର ଅବସ୍ଥାନ

**""理**,是《新》是《新》

SINK.

قَالَ شَرِكًا مُ هُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّا فَا تَعْبُدُ وْنَ

আনুৰ্বিক ভাতৰা বিষয়

আনের বিসমরকর প্রভাবের কথা অধীকার করতে পারত না। কারণ এটা ছিল সাধারণ প্রভাক বিষয়। তাই তারা কখনও কোরআনকে বাদু এবং রস্লুল্লাহ্ (সা)-কে বাদুকর বলত এবং কখনও কোরআনকে কবিতা এবং রস্লুল্লাহ্ (সা)-কে কবি বলৈ অখিনি দিত। এভাবে তারা প্রমাণ করতে চাইত যে, এই অনন্য সাধারণ প্রভাব আলাহুর কালাম হওরার কারণে নয়, বরং হয় এটা যাদু, যা মানুষের মনে প্রভাব বিভার করেলা হয় কবিতা, যা সাধারণের মনে সাড়া ভাগাতে পারে।

আলোচ্য আশ্বাতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আমি নবীকে কবিতা ও কাব্য নির্দ্ধা দেইনি এবং তা তাঁর জন্য শোভনীয়ও নয়। সুতরাং তাঁকে কবি বলা লাভ। ে এখানে বার দেখা দের যে, কাব্য রচনা আরব জাত্তির মজ্জাগত বিষয়। তাদের নারী ও বালক-বালিকারাও জনর্গল কবিভা বলে। কবিতার স্বরাগ সম্পর্কে তারা সম্যক্ত জাত। সূত্রাং তারা কিসের ডিভিতে কোরআনকে কবিতা এবং রস্কুরাহ্ (সা)-কে কবিভা বলেছে কারণ, কোরআন কবিভার ছল ও শেষ অক্সরের মিল মেনে চলেনি। একে কোন মূর্য এবং কাব্য চর্চা সম্পর্কে জনভিক্ত ব্যক্তিও কবিভা বলিভে গারেনা।

এর জওয়াব এই যে, কবিতা আসলে কান্ধনিক ব্রচিত বিষয়কে বলা হয়, তা গদ্যেই হোক অথবা গদ্যে। কোরআনকে কবিতা এবং রস্বুলাহ্ (সা)-কে কবি বলার পেছনে কাফিরদের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তাঁর আনীত কালাম নিছক কান্ধনিক গন্ধ-ভল্পৰ অথবা তারা বোঝাতে চেয়েছিল যে, গদ্য ও কবিতা যেমন বিশেষ প্রভাব রাখে, এর প্রভাবও ঠিক তেমনি।

ইমাম জাসসাস রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত আয়েশা (রা)-কে কেউ জিভাসা করল, রসূলুরাহ (সা) কখনও কোন কবিতা আর্ত্তি করতেন কি? তিনি উত্তরে বললেন, না, তবে ইবনে তুরফার এক গংজি কবিতা তিনি আর্ত্তি করেছিলেন। গংজিটি এই:

> ستبدی لک الایام ماننت جاهلا ویاتیک بالاخبار من لم تزود

ভিনি একে ছন্দ পরিবর্তন করে, پن او د با لا خبار আর্ডি করলে হযরত আবৃবকর (রা) আর্য করলেন, ইয়া রস্লুলাহ্। কবিতাটি এজারে নয়। তখন তিনি বললেন, আমি কবি নই এবং কাব্য চর্চা আমার জন্য শাভনীয়ও নয়।

তিরমিষী, নাসাঁট ও ইমাম আহমদ এই রেওয়ারেডটি বর্ণনা করেছেন এবং ইবনে কাসীরও তাঁর ভক্ষসীরে এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এ থেকে প্রতীর্নমান হল যে, করং কোন কবিতা রচনা করা তো দূরের কথা, তিনি অন্যের কবিতা আর্ডি করাও নিজের জন্য শোভনীয় মনে করতেন না। কোন কোন রেওয়ায়েড তাঁর কিছু বাক্য কবিতার ছল অনুযায়ী বর্ণিত রয়েছে। এওলো কবিতার উদ্দেশ্যে ময়, ঘটনাচক্রে মুখ দিয়ে বের হয়ে গেছে। ঘটনাচক্রে দু'চারটি ছলমুক্ত বাক্য কারও মুখ দিয়ে বের হয়ে গেছে। ঘটনাচক্রে দু'চারটি ছলমুক্ত বাক্য কারও মুখ দিয়ে বের হয়ে গেলেই তাকে কবি বলা যায় না। রস্বালাহ (সা)-র এই রহস্যভিত্তিক খাভাবিক অবস্থা বেকে এটা জরুরী হয় না য়ে, কাবাচচা সর্বাবেছারই নিদ্দনীয়। কবিতা ও কাবাচচা সম্পর্কিত বিভারিত বিধানাবলী সূরা শোয়ারার সর্বশেষ রুক্ততে বর্ণিত হয়েছে। বিষয়টি সেখানে নেওয়া বাঞ্জনীয়।

ا وَكُمْ يَرُوا ا نَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مَّمَّا مَمَلَتُ ا يَدْ يُنَا ا نَعَا مًا نَهِمْ لَهَا مَا لَكُونَ

ভারাতে চতুন্সদ ভার স্থানে মানুষের উপকারিতা এবং প্রকৃতির অসাধারণ কারিগরি উল্লেখ করার সাথে সাথে আলাহ তা'আলার আদ্বও একটি মহা অনুষ্ঠ বিধৃত
হরেছে। তা এই যে, চতুন্সদ ভার স্থানে মানুষের কোনই হাত নেই। এখলো একারভাবে প্রকৃতির ভাষত নির্মিত। ভালাহ তা'আলা মু'মিনকৈ কেবল চতুন্সদ ভার ঘারা
উপকার লাভের সুযোগ ও ভানুমভিই দেননি, বরং তাদেরকে এওলোর মালিকও করে
দিয়েছেন। ফলে তারা এওলোতে সর্বপ্রকারে মালিকসুলভ অধিকার প্রয়োগ করতে
গারে। নিজে এওলোকে কাজে লাগাতে গারে অথবা এওলো বিক্রি করে সে মূল্য ঘারা
উপকৃত হতে গারে।

মানিকানার মূল কারণ আলাহ্র দান পূঁজি ও প্রম নয় ঃ আজকাল নতুন নতুন অর্থনৈতিক মতবাদের মধ্যে জোরেশোরে আলোচনা চলছে যে, বন্ধনিচয়ের মালিকানায় পূঁজি মূল কারণ, না প্রম ? পূঁজিবাদি অর্থনীতির প্রবজারা পূঁজিকেই মূল কারণ সাবান্ত করে। পক্ষান্তরে সোশ্যালিজম ও কম্যানিজমের প্রবজারা প্রমকে মালিকানায় আসল কারণ আখ্যা দেয়। আলোচ্য আয়াত ব্যক্ত করেছে যে, বন্ধনিচয়ের মালিকানায় এতর্পুভয়ের কোনই প্রভাব নেই। কোন বন্ধর স্ভিটই মানুষের করয়ের মালিকানায় এতর্পুভয়ের কোনই প্রভাব নেই। কোন বন্ধর স্ভিটই মানুষের করয়ের নয়। এটা সরাসরি আলাহ্র কাজ। বৃদ্ধি ও বিবেকের দাবি এই য়ে, য়ে য়ে বন্ধ স্ভিট করে, ভার মালিকও সেই হবে। এভাবে মূল সভ্যিকার মালিকানা জগতের বন্ধনিচয়ের মধ্যে আলাহ্ তা'আলারই। মেকোন বন্ধর মধ্যে মানুষের মালিকানা একমায় আলাহ্র দানের কারণে হতে পারে। বন্ধনিচয়ের মালিকানার প্রমাণ ও তা হন্তাভরের আইন আলাহ্ তা'আলা তাঁর পয়গদরসপের মাধ্যমে পৃথিবীতে জারি করেছেন। এই আইনের বিক্লছে কেউ কোট বন্ধর মালিক হতে পারে না।

ক্ষেত্রের বিশ্ব বিশ্ব

এখানে بالله والم المحكور والمحكور والمحك

L

হষরত হাসান ও কাতাদাহ (রা) থেকে বর্ণিত এ আরাজের ক্তব্সীর এই যে, কাফিররা সাহায্য পাওয়ার আশায় মূর্তিদেরকে উপাস্য ছির করেছিল, কিন্ত অবস্থা হছে এই যে, অয়ং তারাই মুর্তিদের সেবাদাস ও সিপাহী হয়ে পেছে। তারা মূর্তিদের হিকাহত করে। কেউ বিরুদ্ধে গেলে তারা ওদের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করে। অথচ তাদেরকে সাহায্য করার যোগ্যতা মূর্তিদের নেই।

فَلا يَعْزُنْكَ قُولُهُمْ مِإِنَّا نَعْلَمُ مَا يَسِرُوْنَ وَمَا يُعْلِوْنَ ﴿ وَمَا يُعْلِوْنَ ﴾ وَالْمَرْ يَكُونَ وَمَا يُعْلِوْنَ فَعِيْمُ فَيْنِي ﴾ وَالْمَرْ يَكُولُ اللّهُ عَلَيْمُ مِنْ نَطْعَةٍ فَإِذَا هُو خَصِيْمٌ فَيِينَ ﴾ وَضَرَبُ كِنَامَتُلَا وَنَهِى خَلْقَهُ وَقَالَ مَنْ يَتِي الْوِظَامُ وَهِى رَمِيْمُ ﴿ قُلُ وَفَى رَمِيْمُ ﴿ قُلُ مَنْ يَعْ الْوَظَامُ وَهِى رَمِيْمُ ﴿ قُلُ مَنَ وَمُو بِكُلّ خَلْقَ عَلِيمُ ﴾ الّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَوِالْاَحْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْ تَمُونِي عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ وَهُوالْحَلَقُ مِثْلُونَ ﴿ وَهُو يَكُلُ مَنْ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

(৭৬) অতএব তাদের কথা যেন আগনাকে দুঃখিত না করে। আমি জানি যা ভারা গোপনে করে এবং বা তারা প্রজাদ্যে করে। (৭৭) মানুষ কি দেখেনা যে, আমি ভাকে সৃতিট করেছি বীর্ষ থেকে? অতপর তখনই সে হরে গেল প্রকাশ্য বাকবিতভালারী। (৭৮) সে আমার সম্পর্কে এক অভুত কথা বর্ষনা করে, অথচ সে নিজের সৃতিট তুরে বার। সে বরে, কে জীবিত করবে অন্থিসমূহকে যখন সেওলো গচেগলে বাবে? (৭৯) বলুন, যিনি প্রথমবার সেওলোকে সৃতিট করেছেন, তিনিই জীবিত করবেন। তিনি সর্বপ্রকার সৃতিট সম্পর্কে সম্পর্ক অবলত। (৮০) বিনি তোমাদের জন্য সবুজ হরু থেকে আওন উৎপন্ন করেন। তখন ভোমরা তা থেকে আওন ভালাও। (৮৯) বিনি নভোমগুল ও ভূমগুল সৃতিট করেছেন, তিনি কি তাদের অনুরূপ সৃতিট করেছেন, তিনি কি তাদের অনুরূপ সৃতিট করেছেন, ত্বন তাকে কেবল বলে দেন, 'হও' তখনই তা হরে বার। (৮৬) অতএব পরিছ তিনি, বার হাতে সবকিছুর রাজত্ব এবং তারই দিকে তোমরা ব্রত্যবিভিত হবে।

:7--

## তক্সীরের সার-সংক্রেপ

(কাফিররা সৃষ্পত্ট ও খোলাখুলি ব্যাপারেও বিরুদ্ধাচরণই করে) অভএব (তও-হাঁদ ও রিসাল্ভ অবীকার সম্পর্কিত) ভাদের কথা যেন আপনাকে দুঃখিত না করে। ্বিননা, দুঃখ হয় আশার কারণে, আর আশা হয় প্রতিপক্ষের বিবেক ও ইনসাফ থেকে। কিন্ত কাঞ্চিরদের মধ্যে বিবেক ও ইনসাফ বলতে কিছু নেই। সুতরাং তাদের থেকে আশাও হতে পারে না। অতএব দুঃখ কিসের ? অতপর রসূলুলাত্ (সা)-কে অন্য-ভাবে সাংখনা দেওয়া হচ্ছে,] নিশ্চয় জামি জানি যা ভারা গোপনে করে এবং যা ভারা প্রকাশ্যে করে। (ভাই নির্দিন্ট সময়ে ভারা ভাদের কর্মের শাস্তি পাবে । কিয়ামত জৰীকারকারী) মানুষ কি জানে না যে, জামি (নিকৃষ্ট) বীর্য থেকে প্রাক্তে ক্রেছি (ফলে তার উচ্চিত ছিল নিজের প্রাথমিক অবহার কথা সমরণ করে এবং নিজের निक्ष्ण्टेखा ७ ब्रह्माद्र बाद्याचा प्रत्य तकात्वार कदा, श्रृष्टेखा अपर्यन ना कदा। अधार्षा আরও চিভা করা উচিত ছিল যে, মৃত্যুর পর পুমর্বার জীবিত করা আল্লাহ্র কুদরতের পক্ষে আদৌ অসম্ভব নর।) অভগর (সে এরাপ চিম্বা করল না, বরং এর বিপরীতে) সে প্রকাশ্যে বাকবিততা করতে লাগল। (তার বাক্ষিততা এই যে,)সে আমার সন্দর্কে এক অভুত বিষয় বর্ণনা করছে। (অভুত একারণেও যে, এতে কুদরতের অভীকার জরুরী হয়ে পড়ে।) এবং সে তার নিজের মূল ভূলে পেছে। (তা এই যে, আমি তাকে নিকৃষ্ট শ্ৰীৰীঞ্জে পূৰ্ণাল খানুষ করেছি।) সে বলে, অন্থিকে কে জীবিত করবে, যখন তা পচেগনে যাবে? আপনি বলে দিন, তাকে তিনিই জীবিত করবেন, যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন। (প্রথম সৃষ্টির সময় জীবনের সাথে এসব অন্থির কোন সম্পর্কই ছিল না এখন তো একবার এওলোর মধ্যে প্রাণ সঞ্চারিত হয়ে জীবনের সাথে এক প্রকার সম্পর্ক ছাগিত হয়েছে। কাজেই গুমরায় এগুলোভে প্রাণ সঞ্চার করা কঠিন কাজ নয়।) তিনি সর্বপ্রকার সৃষ্টি সম্পর্কে সমাক অবগত। ( অর্থাৎ প্রথমত কোন বস্তুকে সৃষ্টি कता अथवा एवंडे वस्तक धारत कात शूनवीत एवंडि केता देखामि तर तकम एकि कोन-লই তাঁর জানা।) তিনি (এমন সর্বদক্তিমান হে, কতক) সর্জ রক্ষ থেকে ভোমাদের জনা আন্তন উৎপাদন করেন। অভপর ভোমরা ভা থেকে আন্তন জালাও। (জারবে মারুপ ও ইফার নামুক দু'রকম রক্ষ ছিল। এওলোর সবুজ শাখা পর্ম্পরে সংযুক্ত করলে আখন উৎপন্ন হত। লোকেরা এখলোকে আখন উৎপাদনের কালে ব্যবহার করত ৷ অভএব ্যনি সবুত্ব রুজের পানিতে আগুন ইংগল করেন, জ্বাান্ডভুড় প্রের্থ প্রাপ্ত সঞ্চার করা তাঁর জন্য কঠিন হবে কেন ? ). মিনি নডোমগুল ও জুমগুল সুলিট করেছেন, ভিনি কি ভাদের মত মানুষকে পুনর্বার সৃষ্টি করতে সক্ষম নন 🚜 অবশাই সক্ষম। তিনি মহাপ্রভায়, সর্বজ। ( তাঁর কুদ্রুত এমন যে, ) তিনি যখুনু কোন কিছু (সুল্টি) করতে ইচ্ছা করেন, তখন তাকে কেবলু বলে দেন, 'হয়ে যা' তখনই তা হয়ে ষায়। ( এই আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, ) তিনি পবিত্ত, যাঁর হাতে সবকিছুর এখড়িয়ার রুয়েছে এবং (একথা স্বতঃসিদ্ধ যে,) তাঁরই দিকে ভোমরা (কিয়ামভের দিন ) প্ৰভাৰৰ্ভিভ হৰে।

## আনুষ্টিক ভাতব্য বিষয়

সর্বানের আলোচ্য সর্বানের আলোচ্য সর্বানের আলোচ্য সর্বানের পাঁচটি আরাত একটি বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হয়েছে, যা কোন কোন রেওয়ায়েতে উবাই ইবনে খলকের ঘটনা বলে এবং কোন কোন রেওয়ায়েতে আস ইবনে ওয়ায়েলের ঘটনা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে উভয়ের তরক থেকে ঘটনাটি সংঘটিত হওয়াও অসভব নয়। প্রথম রেওয়ায়েতটি বায়হাকী লোআবুল-ইমান এবং খিতীর রেওয়ায়েতটি ইবনে আলী হাতেম হয়রত ইবনে আলোস থেকে বর্ণনা করেছেন। ঘটনাটি এই য়ে, আ'স ইবনে ওয়ায়েল মলা উপত্যকা থেকে একটি পুরাতন হাড় কুড়ির তাকে ছহতে ভেলে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে রস্বুলুলাহ (সা)-কে বলল, এই য়ে হাড়িটি চূর্ণ-বিচূর্ণ অবলায় দেখছেন, আলাহ তা'আলা একেও জীবিত করবেন কি? রস্বুলুলাহ (সা) বললেন, হাঁা, জালাহ তা'আলা একেও জীবিত করবেন কি? রস্বুলুলাহ (সা) বললেন, হাঁা, জালাহ তা'আলা একেও জীবিত করবেন কি? রস্বুলুলাহ (সা) বললেন, হাঁা, জালাহ তা'আলা একেও জীবিত করবেন কি? রস্বুলুলাহ (সা) বললেন, হাঁা, জালাহ তা'আলা একেও জীবিত করবেন এবং জালালামে প্রাথিক করবেন।—(ইবনে কাজীর)

ভারতি এই এই বিশ্বতি নিকৃষ্ট বীর্ব থেকে স্বতী এ মানুষ আল্লাষ্ট কুমরত ভারতি করে কেমন খোলাখুলি বাকবিতভায় গ্রহত হয়েছে ঃ

هُوَ لَيْ لَكُ الْكُوْبُ الْكُوْبُ الْكُوْبُ الْكُوْبُ الْكُوْبُ الْكُوْبُ الْكُوْبُ مِنْكُ वा'ज ইবনে ওয়ায়েল পুরাতন হাড়কে ঘহন্তে চূর্গ-বিচূর্গ করে এর পুনরুজনীব্ন অসভব মনে করেছিল। এখানে مُونِ مُثُلُ ( দৃশ্টাভ বর্ণনা ) বলে এ ঘটনাই বুঝানো ইয়েছে। এরপদ্ধ বলা ইয়েছে ঃ

ভর্মাৎ এ দৃশ্চীত বর্গনা করার সময় সে নিজের স্পিটতত্ব ভূলে গেল যে, নিক্লাট, নাগাক ও নিজ্যাণ একটি গুরু বিন্দুতে প্রাণসঞ্চার করে তাকে সৃপ্টি করা হয়েছে। যদি সে এই মূল তত্ব বিস্মৃত না হত, তবে এরূপ দৃশ্টাত উপছিত করে আল্লাহ্র কুদরতকে অধীকার করার ধৃশ্টতা প্রদর্শন করতে পারত না।

ভারবে মারখ ও ইফার নামক দুই শরনের বৃক্ষ ছিল। আরবরা এই দূই প্রকারের দু'টি শাখা মিসওয়াকের পরিমাণে কেটে নিত। অতপর সম্পূর্ণ তাজা ও রস ভতি শাখাদয়কে পরস্পর ঘষে আগুন স্থালাত। আয়াতে এদিকেই ইনিত করা হয়েছে।—(কুরতুবী)

এ ছাড়া আয়াতের মর্ম এও হতে গারে যে, প্রত্যেক বৃক্ষ ওরুতে সবুজ ও সড়েজ থাকার পর পরিশেষে ওকিয়ে আঙ্নের ইজন হয়ে যায়। কোর্তান পাকের নিম্নোক্ত আয়াতের অর্থও তাই ঃ

اَ نَوَا يَكُمُ النَّارَ الَّتِي ثُوْرُونَ فَ الْكُمْ اَ ثَمَّا ثُمْ شَجَرَتُهَا اَمْ نَطَى الْمُنْشِكُونَ

অধাৎ ভোমরা কি সে আগুনের প্রতি লক্ষ্য কর না, যাকে ভোমরা প্রস্থালিত করে কাজে লাগাও? যে বৃক্ষ এই আগুনের স্ফুলিল হয়, সেটি কি ভোমরা সুস্টি করেছ, না আমি ?

কিন্ত আলোচ্য আয়াতে শব্দের সাথে اخْصُر (সরুজ) বিশেষণ উল্লেখ থাকায় বাহ্যিক অর্থ সে বিশেষ বৃক্ষই হবে যা থেকে সরুজতা সম্বেও আঞ্জন নির্গত হয়।

উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ কোন কিছু তৈরি করতে চাইলে প্রথমে উপকরণ সংগ্রহ করে, অতপর কারিসর ডাকে, অতপর বেশ কিছুকাল কাল করার পর বালিত ইন্তটি তৈরি হয়। কিন্ত আলাহ তা'আলা যখন কোন কিছু সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করেন, তখন এতসৰ সাত-পাঁচের প্রয়োজন হয় না। তিনি যখন যে বন্ত সৃষ্টি করতে চান, তখন সে বন্তকে ক্ষেত্রল আদেশ দেওয়াই যথেন্ট হয়। তিনি যে বন্তকে হয়ে যা' বলেন, তা তৎক্রণাৎ হয়ে থায়। এতে জরুরী হয় না যে, প্রত্যেক বন্তই তাৎক্রণিকভাবে সৃষ্টিত হয়ে, তা তাৎক্রণিকভাবেই সৃষ্টিত হয়। পক্রান্তরে যে বন্তর তাৎক্রণিক সৃষ্টিত কোন রহস্যের ভিত্তিতে উপযুক্ত বিবেচিত হয়, তাকে পর্যায়ক্রমেই সৃষ্টিত করা হয়। এমতাবন্থায় প্রথমেই পর্যায়ক্রমিক সৃষ্টির আদেশ জারি করা হয় অথবা প্রভাক পর্যায়ে আলাদোভাবে তি ( মুয়ে মা.) আদেশ জারি করা হয়। এমতাব্যার ক্রা হয়। এমতাব্যার ক্রা হয়।

......

তাৰ তাপ

奇可能 ) 一种**的** 一种。

মন্ত্রীর অবতীর্ণ, ১৮২ আয়াত, ৫ রুকু

## পর্ম কর্মপামর ও অসীম দ্য়ালু আরাহ তা'আলার নামে ওর 🖟

(১) শুস্থ তাদের যারা সারিব্দ হয়ে দাঁড়ানো, (২) অতপর ধম্কিয়ে ভীতি প্রদর্শনকারীদের, (৩) অতপর মুখন্থ লাব্ডিকারীদের—(৪) নিশ্চয় তৌমাদের মাবুদ এক। (৫) তিনি আসমানসমূহ, ষমীন ও এতদুভয়ের মধ্যবতী সবকিছুর পালনকর্তা এবং পালনকর্তা উদয়াচলসমূহের। (৬) নিশ্চয় আমি নিক**টবর্তী জাকাশকে তার্কা**দ <del>রাজির মারা সুশেক্তিত করেছি</del> (৭)<sub>্</sub>এবং তাকে সংরক্ষিত করেছি প্রত্যেক অবাধ্য <del>শক্তবান থেকে। (৮) ভারা উথা জগতের কোনকিছু প্রবণ করতে</del> পারে না এবং চার দিক ব্রেক্তক তাদের প্রতি উদকা নিজেপ করা হয় (৯) তাদেরকে বিতাঞ্চনর উদ্দেশ্য। তালের জনা রয়েছে বিরামহীন শাস্তি। (১০) তবে কেউ ছোঁ মেরে কিছু থনে ফ্রেল্লে ছলত উদুকালিও তার গণ্টাদাবন করে। 🤿

## তব্দসারের সার-সংক্ষেপ 👑

3. A. 15. - (শপথ সে ফেরেশতাদের, যারা) ইরাদত (অথবা আছাত্র আদেশ এবণ করার স্মর) সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ার, ( এ সূরীর সরে উদ্বিঘিত 

The state of the s

कारी सम्बद्ध

আয়াতখানি এ ব্যাখ্যার প্রমাণ।) অতপর (শপথ) সে ফেরেশতাদের, যারা (জনত উদ্কাপিণ্ডের মাধ্যমে আকাশ থেকে সংবাদ সংগ্রহকারী শয়তানদের পথে ) প্রতিরোধ সৃষ্টি করে। (এ ব্যাখ্যার প্রমাণও এ সূরাতেই সত্বর উদ্লিখিত হবে।) অতপর (শপথ) সে ফেরেশভাদের, যারা যিকর ( অর্থাৎ আল্লাহ্র শবিলতা ও মহিমা) তেলাওয়াত করে। ষেমন, এ সূরারই বলা হবে وانالنجن المسبحون মোটকখা এসব <del>শগখের পর বলা হয়েছে—</del> ভোমাদের (সভািকার) মাকুদ এক। ( তাঁর একছের প্রমাণ এই ষে) তিনি আস্থানসমূহ ও ষুমীজুর পালনকর্তা (অর্থাৎ এগুলোর মালিক ও অধি-কর্তা) এবং পালনকর্তা (নক্ষররাজির) উদয়াচলসমূহের। আমিই সুলোভিত করেছি নিক্টতম আকাশকে এক ( জড়িনব শোভায় জর্মাৎ ) তারকারাজির মাধ্যমে এবং (এসব তারকা ঘারাই আকাশের অর্থাৎ তার সংবাদাদির) সংরক্ষণ করেছি প্রতাক্ত অবাধ্য শহুতান থেকে। (এর পদ্ধতি পরে বণিত হয়েছে। হিফারতের এ বাক্ষীর কারণে) শয়ভানরা উধর্ব জগভের (অর্থাৎ ফেরেশভাদের) কোন কথা উনতে পারে না। (অর্থাৎ মার খাওয়ার ডয়ে অধিকাংশ সময় তারা দূরে দূরেই থাকে। দৈবাৎ কখনও কোন সময় সংবাদ শোনার চেল্টা করলেও) তাদেরকে চারদিক থেকে (অর্থাৎ ষেদিকেই সে শয়ভান যায়, ) মার দিয়ে ঠেলে দেওয়া হয়। (তাদের এই শাজিও লাঞ্ছৰা হল তাৎক্ষণিক।) আর (পরকালে) তাদের জনা রয়েছে (ভাহামামের) বিরামহীন আযাব। (সারকথা, আকাশের কোন সংবাদ শোনার পূর্বেই ওদের পিটিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। তারা শোনার নিম্ফল প্রচেস্টা চালায় মান্ন।) তবে যে শয়তান কিছু সংবাদ ছোঁ মেরে নিম্নে পালায়, একটি ছলভ উদ্কাপিও তার পশ্চাদাবন করে। সে ছলে-পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ফলে সে সংবাদ অপরের কাছে পৌছাতে পারে না। এসৰ ব্যবহাপনা ও কৰ্মকাওই তওহীদের দলীল।

## আনুমরিক: ভাতব্য বিষয়

সূরার বিষয়বন্ত ঃ এ সূরাটি মন্নায় অবতীর্ণ। মন্ধায় অবতীর্ণ অন্যান্য সূরার মত এর মৌলিক বিষয়বন্তও সমানতত্ত্ব। এতে তওহীদ, রিসালত ও আধিরাতের বিশ্বাসসমূহ বিভিন্ন পদায় প্রমাণ করা হয়েছে। প্রসক্ষমে মুলরিকদের প্রাপ্ত আবিরাতের বিশ্বাসসমূহ বিভিন্ন করা হয়েছে। এতে জানাত ও আহান্তামের অবহাসমূহের চিন্নান্ত হয়েছে। গরগম্বরগণের দাওয়াতের অততু ত বিশ্বাসসমূহ প্রমাণ করা এবং আফির্নদের সন্দেহ ও আপত্তি নিরসনের পর অতীতে যারা এসব বিশ্বাসকে সত্য বলে শ্রীকার করেছে, তাদের সাথে আলাহ্ তা'আলা কি আচরণ করেছেন এবং যারা অশ্বীকার ও শিরকের পথ অবলম্বন করেছে, তাদের পরিণতি কি হয়েছে সেসব বিষয় বিশ্বত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে হ্যরত নূহ (আ), হয়রত ইবরাহীম (আ) ও তাঁদের পূদ্ধণ, হয়রত মুসা (আ) ও হারান (আ), হয়রত ইলিয়াস (আ), হয়রত করা হয়েছে।

মন্ধার খুনিরিকরা কেরেশতাগণকে 'আরাহ্র কন্যা' বলে অভিহিত করত। কাজেই, এ সূরার উপসংহারে বিশসভাবে এ বিশাসের খণ্ডন করা হয়েছে। সূরার সামপ্রিক বর্ণনান্তরি থেকে বোঝা যায় যে, এতে বিশেষভাবে ফেরেশতাগণকে আরাহ্র কন্যা স্থিতি করা সংক্রান্ত বিশেষ বিময়ের খণ্ডন করাই লক্ষ্য। এ কারণেই সূরাটি কেরেশতাগণের শপথ এবং তাদের আনুগত্যের গুণাবলী উল্লেখ করে গুরু করা হয়েছে।

প্রথম বস্তু তওহীদ ঃ সূরাটি তওহীদ তথা একছবাদ সংক্রান্ত বিশ্বাসের বর্ণনার মাধ্যমে গুরু করা হয়েছে এবং প্রথম চার আয়াতে মূল উদ্দেশ্য হল একথা বর্ণনা করায়ে, তি (অর্থাৎ নিশ্চিতই তোমাদের মাবুদ একজন।) কিব বর্ণনার আগে তিনটি বিষয়ের শপথ করা হয়েছে। এসব শপথের নির্ভেজাল শাব্দিক অনুবাদ এই ঃ শপথ সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানোদের, অতপর শপথ প্রতিরোধকারীদের, অতপর শপথ কোরআন তিলাওয়াতকারীদের। কিব্তু এ তিন প্রকার লোক কারা? কোরআনে তার সুস্পত্ট কোন বর্ণনা নেই। ফলে এর তফসীরে বিভিন্ন রকম উত্তিকরা হয়েছে। কৈউ কেউ বলেনঃ একানে আলাহ্র পথে জিহাদকারী গাজীদেরকে বোঝানো হয়েছে, বারা মিথাা শক্তির বিক্লছে বাধার প্রাচীর দাঁড় করার জন্য সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ার এবং সারিবদ্ধ হওয়ার সময় শিক্তর তথা তসবীহ ও কোরআন তিলাওয়াতে মশগুল থাকে।

কেউ কেউ ব্যার গ্রায়াতে সেসব নামায়ীকে বোঝানো হয়েছে, যারা মসজিদে সারিবদ্ধ হয়ে শরতানী চিন্তা-ভাবনা ও কাজকর্মের প্রতি বাধা আরোপ করে এবং নিজেদের সমগ্র ধ্যান-ধারণাকে যিকর ও তিলাওয়াতে নিবদ্ধ করে দেয় — ( তফসীরে ক্বীর ও কুরতুবী ) এতঘ্যতীত কোরআনের ভাষার সাথে তেমন সামজস্যশীল নয়, এ ধরনের আরও কিছু তফসীর বর্ণিত রয়েছে।

কিন্ত অধিকাংশ ভষ্ণসীরবিদের মতে ছীকৃত ভষ্ণসীর এই যে, আয়াতে ফেরেশ-ভাসণকে বোঝানো হয়েছে এবং ভাদের ভিনটি বিশেষণ উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথম বিশেষণ হচ্ছে তি টি এটি শব্দ থেকে উভূত। এর অর্থ কোন জনসমন্টিকে এক রেখার সন্ধিবেশিত করা।—(কুরতুবী) কাজেই জায়াতের অর্থ হবে সারিবন্ধ হয়ে দাঁড়ানো ব্যক্তিবর্গ।

এ সূরায়ই এরপরেও ফেরেশতাগণের সারিবদ্ধ হওয়ার বিষয় উল্লিখিত হয়েছে।
ক্রেশতাগণের উজি বর্ণনা করে বলা হয়েছে।
নিঃসলেহে আমরা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। এটা কখন হয় १ এ এয়ের জওয়াবে
তক্ষসীরবিদ হয়রত ইবনে আব্বাস (রা), হাসান বসরী (র) ও কাতাদাহ্ (রা) এমুখ

বলেন মে, ফেরেশতাগণ স্দাস্থ্যা শূনামার্গে সারিব্র হয়ে আলাহ্র আদেশের অনুগ্রার উৎকর্ণ থাকে। যথনই কোন আদেশ হয়, তখনই তা কার্যে পরিগত করে।—(মাষ্ট্রী) কারও কারও মতে এটা কেবল ইবাদতের সময়ই হয়। জর্মাৎ ফেরেশতাগণ যথন ইবাদত, যিকর ও তস্বীহে মশগুল হয়, তখনই সারিব্র হয়।
—(ত্রুসীরে ক্রীর)

্পৃথবা নিয়ন। আরোচা আয়াত থেকে জানা গেল যে, থর্ম প্রত্যেক কাজে নিয়ম ও শৃথবা ও উত্তম রীতি-নীতির প্রতি লক্ষ্য রাখা কাম্য এবং আরাহ্ তা'আলার প্রদানীয়। বলা বাহল্য, আরাহ্ তা'আলার ইবাদত হোক কিংবা তাঁর আদেশ পালন হোক, উত্তয় কর্ম সারিবদ্ধ হওয়ার পরিবর্তে এলোমেলোভাবে একটিত হয়েও কেরেশতাগণ সম্পাদন করতে পারত, কিন্তু এহেন বিশৃথখলার পরিবর্তে তাদেরকে সারিবদ্ধ হওয়ার তওকীক দেওয়া হয়েছে। আয়াতে তাদের উত্তম ওণাবলীর মুধ্যে সর্বায়ে এ ওণাট উল্লেখ করে বাজ করা হয়েছে যে, তাদের এ অবহা আলাহ্ তা'আলার খুবই প্রশানীয়।

মার্মান সারিবন্ধ হওরার ওক্তর হবাত মানবজাতিকেও ইবাদতের সময় সারিবন্ধ হওরার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে এবং তৎপ্রতি জার দেওরা হয়েছে। হয়রত জাবের ইবনে সামুরাহ্ বর্ণনা করেন যে, একদিম রসূর্মুন্ধাহ্ (সা) জামাদেরকে বর্গনেন গ্রেমান (নামায়ে) সারিবন্ধ হও না কেন, যেমন ফেরেশতাগণ তাদের গালনকর্তার সামনে সারিবন্ধ হয়? সাহাবারে কিরাম জিভেস করলেনঃ ফেরেশতাগণ তাদের গালনকর্তার সামনে কিভাবে সারিবন্ধ হয়? তিনি জওরাব দিলেনঃ তারা কাতার পূর্ণ করে এবং কাতারে গা ছেঁছে দাঁড়ার (অর্থাৎ মার্খানে জারুগা খালি রাখে না)।—(তফ্রসীরে মাষহারী)

নামাষের কাতার পূর্ণ করা ও সোজা রাখার উপর জোর দিয়ে এত জুরিক হাদীস বণিত হয়েছে যে, সেগুলো এক্ত্রে সংগ্রহ করলে এক্ট্রি পূর্ণ পুত্তিকা রচিত হতে পারে। হষরত আবু মসউদ বদরী (রা) বলেনঃ রসুলে করীম (সা) নামায়ে জামাদের কাঁথে হাত লাগিয়ে বলতেনঃ সোজা হয়ে থাক, আগেপিছে থেকো না। নতুবা তোমাদের জন্তরে জনৈকা মাধাচাড়া দিয়ে উঠবে।——(মুসলিম, নাসায়ী।)

কেরেশতাগণের বিত্তীয় বিশেষণ الْرُاْتِ رَاْتِ الْبَرِّ الْبَرِّ الْبَرِّ الْبَرِّ الْبَرِّ الْبَرِّ الْبَرْ الْبُرْ الْبُرْ الْبَرْ الْبَرْ الْبُرْ الْبَرْ الْبُرْ لِلْبُرْ الْبُرْ لِلْمُلْلِ الْبُلْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُلْلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيْلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيْلِ الْمُ

2.

ভারা নরতানদৈরকে উধা জগতে গৌছতে ধাধা দান করে। খোদ কোরজান গাকে এ সম্পর্কিত বিশ্বদ জালোচনা গরে উদ্ভিখিত হবে।

জুলীর বিশেষণ হছে বিশ্বর মর্মার্থ উপদেশ বাক্যও হয় এবং আল্লাহ্র সমর্পত হয়। প্রথমোক্ত অর্থ অনুষারী উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা ঐশী গ্রন্থসমূহের মাধ্যমে বেসব উপদেশ বাক্য মাধ্যমে করে উপদেশ বাক্য মাধ্যমে করে উপদেশ বাক্য মাধ্যমে করে উপদেশ বাক্য মাধ্যমে করে তারা সেওলো তিলাওরাত করে। এ তিলা-ওরাত পুরা অর্জন ও ইবাদত হিসাবেও হতে পারে অথবা ওহী বহনকারী কেরেশভাগর প্রাণম্ভর সাম্যমে য়ে প্রশাম প্রশামর সামনে উপদেশপূর্ণ আল্লাহ্ প্রদন্ত গ্রন্থ তিলাওরাতেল মাধ্যমে য়ে প্রশাম বিশ্বন, ভাও লোবানের বেতে পারে। প্রভাবরে 'বিকর'-এর অর্থ আল্লাহ্র সমর্গনেওয়া হলে উদ্দেশ্য হবে এই যে, তারা যেসব বাক্য পাঠে রত থাকে, সেওলো আল্লাহ্র পবিশ্বতা ও মহিমা ভাগন করে।

কোরআন পাক এখানে কেরেশতাগণের উল্লিখিত তিনটি বিশেষণ বর্ণনা করে আনুসতা ও দাসত্বের সব ক'টি ওণই সন্ধিবেদিত করে দিয়েছে। অর্থাং ইবাদতের জন্য সারিবদ্ধ হয়ে থাকা, আল্লাহ্র অবাধ্যতা থেকে শয়তানী শক্তিসমূহকে প্রতিরোধ করা এবং আল্লাহ্র বিধানাবলী ও উপদেশাবলী নিজে পাঠ করা ও অপরের কাছে পৌছানো। বলা খাহলা, দাসভের কোন কর্মকান্ত এ তিনটি শাখার বাইল্লে খাক্তে পারে নার অভএব উল্লিখিত ভারখানি আয়াতের মর্যার্থ দাঁড়াল এই যে, যে সব ফেরেশতা দাসভের যাবতীয় গুণের ভ্রমিকারী তাদের শপথ— একজনই তোমাদের সত্য মা'বুদ।

কেরেশভাগণের শপথ করার কার্মণঃ এ সূরায় বিশেষভাবে কেরেশভাগণের শপথ করার কারণ এই যে, পূর্বেও বলা হয়েছে এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয় হল বিশেষ এক প্রকার শিরক খণ্ডন করা। সে বিশেষ শিরক এই যে, মন্ত্রার কাফিররা ফেরেশভাগণকে আল্লাহ্র কন্যা বলে অভিহিত করত। সেমতে সূরার গুরুতেই ফেরেশভাগণের শপথ করে তাদের এমন গুণাবলী উল্লেখ করা হয়েছে, যা থেকে তাদের পরিপূর্ণ দাসত্ব প্রকাশ পায়। উদ্দেশ্য এই যে, ফেরেশভাগণের এসব দাসত্ব ভাগক গুণাবলী সম্পর্কে চিন্তা করলে ভোমরা স্বতঃস্ফুর্তভাবে বোবতে সক্ষম হবে যে, আল্লাহ্ তাজালার সাথে ভাদের সম্পর্ক পিতা ও কন্যার নয়, বরং ভাদের মধ্যে দাস্ত প্রজুর সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে।

আলাহ্ তা'লালার নামে দগম । কোরআন পাকে আলাহ্ তা'লালা ইমান ও বিশ্বাস স্পক্তিত মৌলিক বিষয়ের উপর জোর দেওয়ার জন্য বিভিন্ন ধরনের দগম করেছেন। কমনও আপন সভার এবং কমনও বিশেষ বিশেষ সৃষ্ট বন্ধর দগম করা হয়েছে। এ সম্পর্কে বহু প্রন্ন দেখা দিতে পারে বিধায় কোরআন পাকের তফ্ষসীরে এটি একটি ছতার ও মৌলিক আলোচা বিষয়ে পরিপত হয়ে পেছে। হাছেয়ে ইবনে কাইয়েয়েম (র) এ সম্পর্কে "আভিবইয়ান ফী আকসামিল কোরআন" নামে একটি ৰতত্ত গ্ৰন্থ কৰেছেন। আলামা সুয়ূতী (র) উসূত্তে তফসীর সম্পর্কিড 'ইড-কান' গ্রন্থের ৬৭তম অধ্যায়ে এ বিষয়বন্ত সম্পর্কে বিভারিত আলোচনা করেছেন। এখানে তার কিছু জরুরী অংশ উদ্ধৃত করা হচ্ছে।

প্রথম প্রস্ক ঃ আল্লাফ্ ভাগ্রালার শপথ করার ফলে প্রস্ক জাগে যে, তিনি তো পর্ম ব্যক্তর ও অমুখাপেক্ষী। কাউকে আহন্ত করার জন্য শপথ করার তাঁর কি প্রয়োজন ?

रैं छकामां- এ আবুল কাসেয় কুশাররী (র) খেকে এ প্রবের জওরাবে বশিত ররেছে বৈ, নিঃসন্দেহে আলাহ্ তাআলার জন্য শপথ করার কোনই প্রয়োজন ছিল লা, কিন্তু মানুলের প্রতি তার অপার রেহ ও করুণা তাঁকে শপথ করতে উদ্বা করেছে, যাতে তারা কোন মা কোন উপারে সভ্য বিষয় কবুল করে নেয় এবং আবাব থেকে অব্যাহতি লায়। জনৈক মরুবাসী و رُفَّى الْسَمَاءِ رِزْقَكُمْ وَمَا تُوْعَدُ وَنَ – فَوَرَبُّ الْسَمَاءِ رِزْقَكُمْ وَمَا تُوْعَدُ وَنَ – فَوَرَبُّ الْسَمَاءِ رِزْقَكُمْ وَمَا تُوْعَدُ وَنَ – فَوَرَبُّ الْسَمَاءِ وَزَقَكُمْ وَمَا تُوْعَدُ وَنَ – فَوَرَبُّ الْسَمَاءِ وَرَقْكُمْ وَمَا تُوْعَدُ وَنَ – فَوَرَبُّ الْسَمَاءِ وَرَقْكُمْ وَمَا تُوْعَدُ وَنَ – فَوْرَبُّ الْسَمَاءِ وَرَقْكُمْ وَمَا تُوْعَدُ وَنَ – فَوْرَبُّ الْسَمَاءِ وَالْسَمَاءِ وَالْسَمَاءِ وَلَا الْسَمَاءِ وَيَعْدُ وَنَ الْسَمَاءِ وَيَعْدُ وَلَا الْسَمَاءِ وَيَعْدُ وَنَ الْسَمَاءِ وَيَعْدُ وَنَ وَنَا وَنَا وَالْسَمَاءِ وَيَعْدُ وَنَا وَنَا الْسَمَاءِ وَيَعْدُونَا وَيْعَالِقُونَا وَيَعْدُونَا وَالْسَمَاءِ وَيَعْدُونَا وَنْ وَالْسَمَاءِ وَيَعْدُونَا وَالْسَمَاءِ وَيَعْدُونَا وَيْعَالِهُ وَيَعْدُونَا وَيَعْدُونَا وَيَعْدُونَا وَيْعَاعِيْدُهُ وَيْعِيْدُ وَيْعِيْدُونَا وَيَعْدُونَا وَيَعْدُونَا وَيَعْدُونَا وَيْعُونَا وَيْعَاءُ وَيْعَاءُ وَيْعِيْدُونَا وَيْعَاءُ وَيْعَاءُ وَيْعَاءُ وَيْعَاءُ وَيْعِيْدُ وَيْعَاءُ وَيْعَاءُ وَيْعَاءُ وَيْعَاءُ وَيْعِيْدُونَا وَيْعَاءُ وَيْعِيْدُونَا وَيْعِيْدُونَا وَيْعِيْدُونَا وَيْعِيْدُونَا وَيْعَاءُ وَيْعِيْدُونَا وَيْعَاءُ وَيْعِيْدُونَا وَيْعَاءُ وَيْعَاءُ وَيْعِيْدُونَا وَيْعَاءُ وَيْعَاءُ وَيْعَاءُ وَيْعِيْدُونَا وَيْعَاءُ وَيْعَاءُ وَيْعَاءُ وَيْعِيْدُونَا وَيْعَاءُ وَيْعِيْدُونَا وَيْعَاءُ وَيْعِيْعُونُونَاءُ وَيْعَاءُ وَيْعَاءُ وَيْعَاءُ وَيْعَاءُ وَيْعَاءُ وَيْعَاءُ وَيْعَاءُ وَيْعَاءُ وَيْعَاءُ وَيْعَا

عَلَّ وَ الْأَوْ الْكُوْ الْكُ কে অস্ত্ৰিপট্ট করল এবং কে তাঁকে শগধ করতে বাধ্য করল ?

সারক্ষা, মানুষের প্রতি রেছ ও করুণাই শগদ করার কারণ। সাংসারিক ক্ষািদ-বিসংবাদ মীমাংসা করার সুবিদিত পছা ষেমন দাবির ছপক্ষে সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করা এবং সাক্ষ্য প্রমাণ না ধাকলে শগধ করা, তেমনি আদ্রাহ্ তা আলা মানুষের এই পরিচিত পছাই বিজেও অবলঘন করেছেন। তিনি কোছাও এই কিটা শন্দের মাধ্যমে বিষয়বস্তুকে জোরদার করেছেন—ষেমন, কুটা টিটা হিটা হিটা হিটা বিশ্ব এবং কোছাও

नशथ वांत्कात बाता अ कांक करतहरून। स्थान, हिन्दी के हिन्दी हैं

षिতীর প্রব ঃ সাধারণত শপথ করা হয় নিজের চেয়ে উত্তম স্তার। কিত আলাহ্ তা আলা আপন সৃষ্ট বস্তুর শপথ করেছেন, যা আলাহ্ অপেকা উত্তম তো নয়ই, বরং সব দিক দিয়েই অধম।

উত্তর এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা অপেকা বড় কোন সভা যখন নেই এবং হতেও পারে না, তখন আল্লাহ্ তা'আলার শপথ যে সাধারণ সৃষ্টির শপথের মত হতে পারে না, তা বলাই বাহল্য। তাই আল্লাহ্ তা'আলা কোথাও আপন সভার শপথ করেছেন যেমন এই ১ —এ ধরনের শপথ কোরআন পাকে সাভ জারপার ব্যিত হয়েছে— 12 m 12 1 1 2

कांबार्श वार्गन कर्म, रुगायकी अवर क्लेब्रजात्मत गंशथ करत्नाहन, रवसन—وَمَا بَنَا هَا وَ الْآ رُضَ وَمَا طَحَا هَا وَ نَفْسٍ وَمَا سَوًا هَا وَ الْآ رُضَ وَمَا طَحَا هَا وَ نَفْسٍ وَمَا سَوًا هَا وَ تَفْسٍ وَمَا سَوًا هَا وَكُورِ مَا طَحَا هَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوًا هَا وَكُورِ مَا سَوًا هَا وَكُورِ مِا سَوًا هَا وَكُورِ مِا صَوَّا هَا وَكُورِ مِنْ مَا اللهُ اللهُ

বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্যে সৃষ্টবন্ধর শপথ করা হয়েছে। কোথাও কোন সৃষ্ট বন্ধর নহন্ত ও লেচছ বর্ণনা করার লক্ষ্যে ভার শপথ করা হয়েছে, যেমন—কোরআন পাকে রসুলে করীম (সা)-এর আরুদ্ধানের শপথ করে বলা হয়েছে । এই বিশ্বিত রসুল্লাহ্ (সা)-র ব্যক্তিসভা অপেক্ষা করিব সম্প্রদিত্ত ও সম্প্রান্ত করীম (সা)-র ব্যক্তিসভা অপেক্ষা অধিক সম্প্রান্ত ও সম্প্রান্ত কোন কিছু সৃষ্টি করেন নি। ভাই সমগ্র কোরআনে কোন নবী ও রসুলের সভার লগথ উল্লিভ হয়নি, কেবল রসুলে করীম (সা)-এর আরুদ্ধানের শপথ উপরোক্ত আরাতে বণিত হয়েছে। এমনিভাবে ১ বিশ্বিত করাম (সা)-এর আরুদ্ধানের বিশ্বিত ত্র পর্বত ও কিভাবের মহত্ত প্রকাশ করার জনা করা হয়েছে।

মাবে মাবে কল্যাগবহন হওয়ার কারণে কোন কোন বস্তর লপথ করা হয়—
যেমন, والتون والريائون والريائون والمريزة والمريز

তৃতীয় প্রশ্ন ঃ সাধারণ মানুষের জন্য শরীয়তের প্রসিদ্ধ বিধান এই যে, আলাহ্ ব্যুতীত কারও শপথ করা বৈধ নয়। আলাহ্ তা'আলা যে সৃষ্টবন্তর শপথ করেছেন, তা কি এ বিষয়ের প্রমাণ নয় যে, অনোর জন্যও গায়ক্তলাভ্র শপথ করা বৈধ? এ প্রদের জওয়াবে হ্যরত হাসান বসরী বলেন ঃ—

উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ যদি নিজেকে আলাহু তা'আলার অনুরাপ মনে করে, তবে তা রিতাভই দ্রান্ত ও বাতিক হবে। শ্রীয়ত সাধারণ লানুষের জন্য গালালাহ্র শপথ নিষিদ্ধ করেছে। সূত্রাং আলাহ্ তা আলার ব্যক্তিগত কাজকে এর বিপক্ষে প্রমাণস্থরাপ উপস্থিত করা বাতিল।

এখন উল্লিখিত আয়াতসমূহের তফসীর লক্ষ্য করুন।

প্রথম চার অয়িতে ফেরেশতাগণের শপথ করে বলা হয়েছে যে, তৌমাদের সভ্য মাবুদ এক আলাহ্ । শপথের সাথে সাথে উল্লিখিত ফেরেশতাগণের গুণাবলী সম্পর্কে সামান্য চিল্লা করলে যদিও এওলো গুওহাদেরই দলীল বলে মনে হয়, কিন্তু পরবর্তী হয় আয়াতে আলাদাভাবে তওহাদের দলীল বর্ণনা করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছেঃ

পালনকর্তা আসমানসমূহের, বমীনের এবং এতপুতরের মধ্যবর্তী মাবতীর পৃশ্চবন্তর এবং তিনি পালনকর্তা উদরাচলসমূহের। অতএব মে সন্তা এতসব মহাস্থিতির প্রভাগি পালনকর্তা, ইবাদতের মোগ্য তিনিই হবেন। সমগ্র স্থানিক ভার আছির ও একম্বির দলীল। এখানে ট্রান্তি শক্তি টুর্নিক এর বছরচন। সূর্য রহরের প্রতিদিন এক নতুন জারগা থেকে উদিত হয়। তাই উদয়াচল অনেক। এ কারণেই এখানে বহবচন পদবাচ্য হয়েছে।

পৃথিবীর নিকটতম আকাশ। উদ্দেশ্য এই যে, আমি পৃথিবীর নিকটতম আকাশকে তারকারাজি দারা সুশোভিত করেছি। এখন এটা জক্ররী নয় যে, তারকারাজি আকাশ-গারেই অবস্থিত হবে, বরং আকাশ থেকে পৃথক হলেও পৃথিবী থেকে দেখলে আকাশেই অবস্থিত হবে। তারকারাজির কারণে গোটা আকাশ বালমল করতে থাকে। এখানে কেবল এতটুকু বলাই উদ্দেশ্য যে, এই তারকা শোভিত আকাশ এ বিষয়ের সাক্ষ্য দেয় যে, এগুলো আগনা-আগনি অভিত্ব লাভ করেনি, বরং একজন প্রভটা এগুলোকে সৃতিট করেছেন। যে সভা এসব মহান বস্তুকে অভিত্ব দান করতে সক্ষম তার কোন শরীক বা অংশীদারের প্রয়োজন নেই। এ ছাড়া মুশরিকদের কাছেও একথা স্থীকৃত যে, সমগ্র সৌরজগতের প্রভটাই আল্লাহ্তা আলা। জতএব আলাহ্কে প্রভটা ও মালিক জেনেও অন্যের ইবাদত করা সভিয় সভিয়ই মহা অবিচার ও জুলুম।

কোরজান পাকের দৃশ্টিকোণে তারকারীজি অকিশগান্তে গাঁথা, না আকাশ থেকে আনাদা, উহাড়া সৌর বিভানের সাথে কোরআনেই সম্পর্ক কি ক্টা এই আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে পুরা-হিজরে বিভারিত আলোচনা হয়ে পেছে। আরাভসমূহে শোভা ও সাজপঞ্জা ছাড়া তারকারাজির আরও একটি উপকারিছা, বর্ণনা করা হয়েছে যে, এগুলোর সাহায়ে দুক্ট প্রকৃতির শর্যুনদেরকে উর্ধ্ব জগতের কথাবার্তা শোলা থেকে বিরত রাখা হয়। শর্যুনা গায়েবী সংবাদ শোলার জনা জাকাশের
কাছাকাছি গিয়ে উপস্থিত হয়। কিন্তু তাদেরকে ক্লের্ল্ডাদের কথানার্তা শোলার সুযোগ দেওরা হয় না। কোন শয়তান যৎ সামানা ওনে পালালৈ তাকে শিখারিভ উপকাপিতের আলাতে ফাসে করে দেওরা হয়, যাতে সে পৃথিবীতে সোঁছে ভক্ত অভীন্তিরবাদী ও জ্যোতিষীদেরকে কিছু বন্ধতে না পারে। এই স্বল্ভ উপকাপিত্রক

উদকাসিতের কিছু বিবর্গ সূরা হিজরে উলিখিত হরেছে। তবুঁও এখানে এতচুঁকু বলে দেওরা এরোজন বে, প্রাচীন শ্রীক দার্শনিকদের মতে উদকাসিও প্রকৃত্যকে

ছু-ভাগে উৎপর এর্ফ প্রকার উপাদান, বা বাজের সাথে উপরে উবিত হয় এবং অন্থিমণ্ডলের নিকটে পিছে বিস্ফোরিত হয়ে বারু। কিত কোরজান পাকের হাহ্যিক ভাষা
থেকে মন্তীর্মান হয় বে, উদকালিও ভূ-ভাগে উৎপর কোন উপাদান দয়্য মরুংউর্ফ ভারতেই ভা উৎপর হয়ে এখানে প্রাচীন ভক্ষনীরবিদসপের বক্তব্য হিল এই বে, উদকালিও লক্ষেত্র ভা উৎপর হয়ে এখানে প্রাচীন ভক্ষনীরবিদসপের বক্তব্য হিল এই বে, উদকালিও লিভিই এর ভিতিতে কোরজানের বিরুদ্ধে কোন ভাগতি উত্থাপন কর্ম যার্ম নাণ্
এছাড়া ভূ-ভাগে উৎপর কোন উপাদান উপরে সৌছে বিস্ফোর্মিট হয়ে গেলিও ভা
কোরজানের পরিগ্রান নয়।

কিন্ত আধুনিক বৈভানিক গদেষণা এ প্ররহ যতম করে দিরেছে। আধুনিক কালের বিভানাদের যারণা এই যে, উক্লাণিও অসংখ্য তারকারাজিরই ছাল ছাল অংশ যা সাধারণত বড় আকারের ইটের সমান হয়ে থাকে। এওলো মহাপুনো অবহান করে এবং সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। এরা ৩৩ বছরে একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। এওলোর সমর্শ্চিকেই উদ্কা (Shooting Star) বলা হয়। পৃথিবীর নিকটবতী হলে এরা পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ পাঁজি ঘারাও আকৃতি হয়। তখন প্রতাভ বেসে এ উদ্বা ভূ-পৃতির দিকে ছটে আসে। বারুমওলের নিশ্ন ভারে ৬০ মাইল দূরছে পৌছলে তা বার্তিসির হার্যনে প্রভাত ও উদ্যাভূত হয়। উম্বাকাশে পরিলক্ষিত অধিকাশে উদ্বাহি বার্যনিলে ছলে নিঃশেষ হয়ে যায়। (ইংরেজীতে এওলোকে Meteoriod বলা হয়) আগস্বের ১০ তারিখ এবং নভেমরের ২৭ তারিখে এওলো অধিক পরিলক্ষিত হয় এবং ২০শে অগ্রিল, ইন্দা নভেমর, ১৮ই অক্টোবর ও ৬,১ ও ১৩ই ভিলেজরের রাভে মুাস পুরা। (আরু জাওয়াহির)

আধুনিক বিভানের এই গবেষণা কোরআন পাকের বর্ণনার সাথে অধিক সামঞ্চসাসীক। যারা উদ্কাপিতের সাহায্যে শয়তান ধ্বংস্ক্রাকে অক্ট্রীক করে, তাদের সম্পর্কে তান্তাভী মরহম আল্-জাওয়াহির প্রস্থে চমৎকার মন্তব্য করেছেন। ভিনি ক্রিমিঃ

ক্ষোরভান পাক সমসাময়িক সৌর-বিভানের বিপরীতে ক্ষোর কথা ববুক, এটা আমাদের পূর্বপুক্রবদের মুখ্ছিত একবেশীর ভানী ও দার্ল্ডিকের কাছে অসহনীয় ছিল। কিছু তফসীরবিদেশ তাদের 'বৈভানিক' মৃতবাদ গ্রহণ করে কোরভানিক পরিত্যাপ্ত করে কোরভানিক মৃতবাদ পরিত্যাপ্ত করে কোরভানিক মৃতবাদ পরিত্যাপ্ত করে কোরভানিক মৃতবাদ পরিত্যাপ্ত করে কোরভানির সাথে একাছতা ঘোষণা করেছেন। কিছুদিন পর আপনা-আপনিই একছা প্রমাণিত হয়ে যায় যে, প্রাচীন শ্রীক দার্শনিকদের মৃতবাদ সম্পূর্ণ লাভ ও বাতিল ছিল। এখন ববুন, যদি আমরা দ্বীকার করে নেই যে, এই তারকারাজি শর্ভানিকেরকে ভালার-পোড়ায় এবং কল্ট দেয়, তরে এডে বাধা কিসেবে? আমরা কোরভান পাকের এই বর্ণনা বীকার করে নিয়ে ভবিষ্যতের প্রতীক্ষার আছি যখন বিজ্যান্ত অকুষ্ঠিতিও এ সতা শ্রীকার করে নেরে।—(আল-জাওয়াহির ১৪ প্রঃ জল্টম এও)

আমি উদ্দেশ্য । এখানে আকাশমন্তনী, তারকারাজি ও উদ্দানিটের আলোচনার এক উদ্দেশ শুগুনীদ তথা আলাহ্র একর্ত্বনিদ প্রমাণ করা। অর্থাৎ যে সভা উদ্দেক্তাবে এই সুবিবাল সৌর বাবহাগনা প্রতিন্ঠিত করেছেন তিনিই ইনাদত ও উপাসনার যোগা। বিশ্বীকৃত লক্ষে তাদের প্রমাণ ও বঙ্গন করা হয়েছে নালা শরতানালর কেইনামত অথবা উপাস্য সাক্ষ্য করে। ক্রারণ শুগুনা এক বিতাড়িত ও পরাভূত সৃষ্ট্রনীর। এখাদারীর প্রাণ্ড ক্রের্ড ক্রিন্ত প্রাকৃত পরিকৃত পরিকৃত বিতাড়িত ও পরাভূত সৃষ্ট্রনীর। এখাদারীর প্রাণ্ড ক্রুক্র শ্লাকতে গারে ও

এছাড়া এই বিষয়বন্তর ভেতর ওসেরও পরিপূর্ণ খণ্ডন ররে গেছে; যারা রস্কুলাত্
(সা)-র প্রতি অনুকার্ণ কোর্জান জ্বা ওহাকে অভীন্তির দিবর বল্প লাখারিত করতা।
আলোচা অয়াতর্মুদে ইনিত করা হয়েছে মে, কোর্জান পাক অভীন্তিরবাদীদের
বিরোধিতা করে। তাদের জানা বিষয়সমূহের সর্বস্থুৎ উৎস হচ্ছে শরতান। ভূথচ
কোর্জান করে যে, লয়তানেদের উর্ম্ব জগত পর্যন্ত গৌছা সন্ধ্রপ্রর নয়। তারা অদুলা
ভগতের সভ্য সংবাদ সংগ্রহ করতে পারে না। ভূতীন্তিরবাদ সভার্ক কের্রজান বণিত
এ বিষ্যুসর পর হয়ং কোর্জান কিরুপে অভীন্তিরবাদ হতে পারে । এজার জালোচ্য
আমুদ্রসমূহ তও্তীদ ও রিসালত উভর বিষয়রবের সভ্যতার প্রতি ইংগিত বহন করে।
অতপুর এস্ব নভামগুলীর সৃষ্টে বন্ধর মাধ্যুমেই পরকালের বিশাস সঞ্জ্যাণ করা
হয়েছে।

عَاسْتَفُتِرَهُمُ الْمُمُ التَّذَّ خَلَقًا آمَرَ مَنْ خَلَقْنَا وَلِنَا خَلَقُهُمُ مِنْ طِلْهُ لَا لِيَهِ وَال

## يَسُتَسْخِرُونَ وَ قَالُوَا إِنْ هَٰنَا الْآ مِعْرُمْنِينَ هَوَاذَا مِثْنَا وَكُنَا تُولِبًا وَيَعْنَا وَكُنَا تُولِبًا وَيَا الْكَوَّلُونَ قُلْلُعُمْ وَانْتُهُونُونَ فَلَا الْكَوَّلُونَ قُلْلُعُمْ وَانْتُهُونُونَ فَلَا الْكَوَّلُونَ قُلْلُعُمْ وَانْتُهُونُونَ فَي الْمُعَمِّ وَانْتُهُونِ وَقُلْلُعُمْ وَانْتُهُو الْحُدُونَ فَي الْمُؤْمِنَ فَي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

(১১) আগনি তাদেরকে জিজেস করুন, তাদেরকে সূচিষ্ট করা কঠিনতর, না আমি আন্য বা সৃচিষ্ট করেছি। আমিই তাদেরকৈ সূচিষ্ট করেছি এ টেল মাটি থেকে। (১২) বরং আগনি বিস্মন্ন বোধ করেন আর তারা বিষ্টুপ করে। (১৬) যখন তাদেরকে বোরানো হর, তখন তারা বুঝে না। (১৪) তারা যখন কোন নির্দর্শন দেকে উর্থন বিষ্টুপ করে। (১৬) আবরা র্থন বাং বিষ্টুপ করে। (১৬) আবরা র্থন বাং বার বার রবং মাটি ও হাড়ে পরিগত হরে যাব, তখনত কি ভামরা পুনরাভিত হবং? (১৭) আবাদের পিতপুরুষণগও কি? (১৮) বলুন, হাঁ। এবং তোৰরা হবে লাকিছত।

## তফসীরের সার-সংক্রেপ

( তওহীদের প্রমাণাদি থেকে যখন জানা সেল যে, আন্তাহ্ তী'আলা এসব মহা-স্পিটর মধ্যে এমন সব কর্ম সম্পাদনে সক্ষম এবং এসব মহাস্পিট তীরই আয়েভাধীন, তখন) আপনি (যারা পরকাল অন্বীকার করে,) তাদেরকৈ জিভেস করুন, ভার্দেরকৈ সৃষ্টি করা কঠিনতর, না আমি অন্যান্য (এসব) যা সৃষ্টি করেছি? (যা এইমার উল্লেখ করা হল। সত্য এই যে, এওলো সৃষ্টি করাই কঠিনতর। কেননা?) আমি ভাগেরকৈ (জাদম সৃষ্টির সময় এক মামুলী) এঁটেল মটি থেকে সৃষ্টি করেছি (মাছে না শক্তি আছে, না সামগ্র। সুতরাং এ মাটি থেকে সুষ্ট মানুষও তেমন শক্তিশালী,ও শক্ত নয়। এখন চিন্তা করার বিষয় এই যে, যুখন আমি এমন শক্তিধর ও শক্ত সুভূট্টকে নাড্ডি থেকে অন্তিছে আনয়ন ক্রতে সক্ষম, তখন মানুষের মত দুর্বল সৃষ্টিকে একবার মৃত্যু দিয়ে পুনরায় জীবিত করতে সক্ষম হবো না কেন ? কিন্ত এমন সুস্পত্ট প্রমাণ সত্ত্বেও কাঁফিররা পরকালের সভাব্যভার বিশ্বাসী নয়;) বরং (তদুপরি) আপনি ভো (ভাদের অস্বীকৃতির কারণে) বিসময় বোধ করেন, আর তারা ( আরও এগিয়ে পিয়ে পরকার বিশ্বাসের প্রতি ) বিদ্রূপ করে ৷ যখন ভাদেরকে (যুক্তি-প্রমাণ ঘারা) বোঝানো হয়, তখন তারা বোঝে: না এবং যখন তারা কোন মুজিয়া:দেখে (যা শরকার সংক্রাড়া বিশ্বাস প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে আগনার নবুয়তের স্থপকে তাদেরকে দেশ্রানো হয়, 🗦 🕫 তখন তার প্রতিই উপহাস করে এবং বলে, এটা তো সুস্পদট যাদু। (ব্রাল্পণ, এটা মু'জিয়া হলে ভাপনার নবুয়ত প্রমাণিত হয়ে যাবে। আর আপনাকে নবী সানাকে আপনার: ৰণিত প্রকাল বিখাসও মানতে হরে।্চ অথচ অমেরা তা মান্তে পারি না 🏗 কেননা আমরা যখন মরে মাটি ও হাড়ে পরিপত হয়ে যাব, তখনও বিভ আমরা পুনক্ষবিভ হর এবং আমাদের পূর্বপুরুষপূর্ণ কি? আগানি বাসুন, বাঁচিক্ষবশাই জীবিভ হবে এবং ভোমরা লাঞিছত্ও হবে। **केव**ण स**र्व्य गु**ंग (प्रिक्त 

## আনুষ্টিক ভূতিৰা বিষয়

তিন্দীলর বিশ্বাস সঞ্জান করার পর আলোচা আইটি আয়াতে পরকালের বিশ্বাস বিশ্বাস বিশ্বাস বিশ্বাস স্থান করার পর করার পর আলোচা আইটি আয়াতে পরকালের বিশ্বাস বিশ্বাস বিশ্বাস বিশ্বাস করার করে মুন্রিকদের উত্থাপিত সন্দেহের জওয়াবও দেওয়া হাজেছে। এই মুজির সার্মন এই যে, পূর্ববতী আয়াতসমূহে উর্দ্ধিত মহান সূত্রবিশ্বায় মানুষ নেহায়েত দুর্বল সৃত্তজীব। তোমরা যখন একয়া দ্বীকার করে যে, আলাহ তা'আলা কেরেল্ডা, চল্ল, তারকারাজি, সূর্য ও উত্বা-পিলের নার, রক্ত্রসমূহকে ক্রির কুদরত থারা সৃতিই করেছেন, তখন তার জনা মানুষের মত দুর্বল প্রানীকে ক্রিয় কুদরত থারা সৃতিই করেছেন, তখন তার জনা মানুষের মত দুর্বল প্রানীকে ক্রিয় বিশ্বাস প্রানীক করে কেন? ওরুতে যেমন ভিনিঃচভালাক্রেকে প্রকাশ মারী শারা কৃতিই করে তোলাদের দেহে আখা সঞ্চারিত করেছিলেন, তেমনিভাবে জ্বাল প্রায় বালা বিভাগের। পুনরার মাটিতে পঞ্জিণত হয়ে যাবে, তখনও আলাহ তা আলা তোলাদেরকে পুনরায় জীবন দান করবেন।

"আমি তাদেরকে এটেল মাটি দারা সৃতিট করেছি"—একথার এক অর্থ এই যে, তাদের পিতামহ হয়বুত আদম (আ) মাটি দারা সৃত্তিত হয়েছিলেন। দিতীয় অর্থ প্রত্যেক মানুষই মাটি দারা সুত্তিত হয়েছে। কারণ, চিদ্ধা করলে দেখা যায় যে, প্রত্যেক মানুষই মাটি দারা সুত্তিত হয়েছে। কারণ, চিদ্ধা করলে দেখা যায় যে, প্রত্যেক মানুষের স্কুল উপাদান পানি মিত্রিত মাটি। কেননা প্রত্যেক মানুষের জন্ম বীর্য থেকে এবং বীর্ম কল্প দারা গঠিত হয়। বজ্ঞ শাদ্যের নির্মাস। খাদ্য যে কোন আকারেই থাকুক না কেন, উভিদ ভার মৃক্ত প্রদার্থ আর উভিদ মাটিও পানি থেকে উৎপন্ন হয়।

মোটকথা, প্রথম আরাতে পরকাল বিশ্বাসের মৃক্তিভিত্তিক দলীল পেশ করা হয়েছে এবং এটা খরং তাদের কার্ছেই এ প্রন্ন রেখে ওক করা হয়েছে যে, তোমরা কঠিনতর সৃত্তিখীব, না আমি যাদের উল্লেখ করেছি তারা কঠিনতর? জওয়াব বর্ণনা সাসেছি ছিল না। অর্থাৎ উল্লিখিতদের সৃত্তিই কঠিনতর। তাই জওয়াব উল্লেখ করার পরিবর্তে একথা বলে সেদিকে ইন্সিত করা হয়েছে যে, "আমি তাদেরকৈ এঁটেল মাটি ভারা সৃত্তি করেছি।"

পরকালের যুক্তিপ্রমাণ ওলে দুমুশরিকরা যে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করত, পরক্তী পাঁচ প্রায়াতে তাই বিধৃত হয়েছে। মুশরিকদের সামনে পরকালের পুরক্ষ প্রমাণ বর্ণনা করা হত। (১) যুক্তিভিক্তিক প্রমাণ। স্থেমন, প্রথম আয়াতে বণিত হয়েছে এবং (২) ইতিহাসভিত্তিক প্রমাণ। অর্থীৎ ভাদেরকে মুজিয়া দেখিরে রস্বুলুরাহ্ (সা)-র নবুন্নত ঘর্ণনা করে বলা হত, তিনি আর্থাহ্র নবী। নবী কথনত মিথা বলতে গারেন না। তীর কাছে আরাহ্ প্রদত সংবাদাদি আগমন করে। তিনি যখন বলেহেন যে, কিয়ামত আসবে, ইলির-মশর ইলৈ এবং মানুমের হিসাব-নিকাশ নেওরা হবে, তখন তাঁর এসব সংবাদ নিশিতত সভানি প্রস্থি মেনে নেওয়া উচিত। যুক্তিভিত্তিক প্রমাণাদি জনে মুশরিকদের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বলা হয়েছে:

मान वर्षार वानाम अपने क्षानाम

ভা ভাদের প্রতি বিসময় প্রকাশ করেন যে, এমন সুস্পুট প্রমাণাদি থাকা সংস্থেও তারা পথে আসছে না! কিন্ত ভারা উল্টো আপনার প্রমাণাদির প্রতি বিদ্ধুপুবাগ বর্ষণ করে। তাদেরকে যতই বোঝানো হোক, তারা বোঝে না। ইতিহাসভিত্তিক প্রমাণাদির বৈলায় তাদের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ

و إِذَا رَادًا الله يُسْتَسْخِرُونَ — जुर्बार छात्रा जाननात नवुस्त क त्य

পর্যত পরকালে বিশ্বাস ভাগন করতে পারে—এমন কোন মুদ্ধিয়া দেখাল তাকেও বিপ্রপূহনে উড়িয়ে দিয়ে বলতে থাকে, এটা প্রকাশ্য যাদু। তাদের কাছে এই উপহাস ও ঠাটার একটি মান্ত দলীল আছে। তা এই খে

مَا نَا مَثْنَا وَكُنَّا كُوابًا و عَظَا مًا ءَ إِنَّا لَمُبْعُوثُونَ أَوَا بَاءَ نَا الْأَوْلُونَ

অর্থাৎ এটা আমাদের কর্মনায়ও আসে না যে, আমরা অথবা আমাদের পিতৃপুরুষগণ মার্ট ও হাড়ে পরিপাত হওরার পর কেমন করে পুনকাশিত হবং ক্লালে আরম কোনও বুজিভিডিক দলীল মানি না এবং কোন মুজিমা ইত্যাদিও বীকার করি না। আরাহ্ তা আলা এর জওয়াবে পরিশেষে একটি মার বাক্য উল্লেখ করেছেন। তা এই তি ক্লিখ করেছেন। তা এই তি কামিরা এবশ্যই পুনরাজীবিত হবে এবং লাঞ্জিছত ও অপমাণিত হয়ে জীবিত হবে।

দৃশ্যত এটা একটা শাসকস্নত জওয়াব, যা হঠকারীদেরকে দেওয়া হয়। কিও
সামান্য চিতা করনে বোঝা যায় যে, এটা একটা পূর্ণাস প্রমাণও বটে। ইমাম রাষী
ভক্ষসীরে কুরীরে, এর কাখ্যা করে ব্লেছেম । উপরে পুনক্ষজীবনের মুক্তিভিভিক্ত দলীল
ভারা প্রমাণিত হয়েছে যে, মৃত্যুর পরও মানুষের পুনক্ষজীবিত হওয়া অসভব ব্যাপার
নয়। নিয়ম এই যে, যা যুক্তিগতভাবে সভবপর, বাভবে তার অভিত্ব লাভ করা কোন
সত্য সংবাদলাভার সংবাদ ভারা প্রমাণিত হতে পারে। পুনক্ষজীবনের সভারতি হিরীভত হওয়ার পর কোন সভাবাদী সরগমর বিদ বলেন হে, হাা ভোমরা অবন্ত পুনক্ষ
ভ্রীবিত হবে, তবে এটাই ভাতব, এটাই বাভবক্ষে ঘটনা হওয়ার অকাট্য প্রান

সূতরাং এই আয়াত এ বিষয়ের দলীল যে, আল্লাহ্ তা'আলা রসুলে করীম (সা)-কে ক্যেন্ডার ছাড়াও ক্লিব্লু মু'জিয়া দান করেছিলেন। কোন কোন বিপথগামী লোক রস্লুলাহ্ (সা)-র মু'জিযাসমূহকে 'ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কারণাদির অধীন' সাব্যন্ত করে দাবি করে যে, তাঁর হাতে কোরআন ব্যতীত অন্য কোন মু'জিয়া প্রকাশ করা হয়নি। আলোচ্য আয়াত দারা তাদের দাবি অসার প্রমাণিত হয়।

আলোচ্য চতুর্থ আয়াতে আলাহ্ তা আলা পরিকার বলেছন : ইট্রিট্রির তিনি বিলুপ করে।) কোন বিলি মু'জিয়া দেখে তখন ঠাট্রা-বিলুপ করে।) কোন বিলি মু'জিয়া অধীকারকারী বলে যে, এখানে ইট্রি-এর অর্থ মু'জিয়া নয়, বরং মুজিভিডিক দলীল। কিন্ত এটা ভুল। কারণ, পরুরতী আলাতে আছে -ট্রিট্রির তা অর্থাৎ তারা বলে, এটা তো সুস্পত্ট যাদু। বলা বাহল্যা বলা মুজি-প্রমাণকে প্রকাশ্য যাদু বলা সংগত নয়। একথা কেবল মু'জিয়া দেখেই বলা যায়।

তা কেউ কোরও বলে বিনালির অর অর্থ কোরজান পাকের আরাত। কাফিররা কিরিজানের আরাতওলোকে যাদু আখা পিত। কিন্ত কোরজান পাকের বিরুদ্ধে। কেননা কোরজানের আরাতকে দেখা হয় না—পোনা হয়৸্রেরারআনের রেখানেই আরাতের উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানেই গোনার কথা বলা হয়েছে—দেখার কথা নয়। কোরজান পাকে যয়তর ইয় শক্টি মু'জিয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। উদাহরণত হয়রত মূসা (আ)-র কাছে ফেরাউনের দাবি বর্ণনা প্রসংগে বলা হয়েছে: তালির কির এলে খাক, তবে তা প্রদর্শন কর্ম নিরি তুমি সত্যবাদী হও।

এ কথার জওয়াবে মুসা (আ) তাঁর লাঠিকে সংগ পরিণত করে দেখিয়েছিলেন। ক্ষেত্রনান পাকের কোন কোন আয়াতে উল্লিখিত আছে যে, রস্মুলাহ (সা) আজিরদের মু'জিয়া প্রদর্শন করার দাবি ছেনে নেরুনি। জওয়াব এই যে, এটা সেছেরে যেখানে বারুরার মু'জিয়া প্রদর্শন করা হয়েছিল, কিন্ত ভারা প্রভাহ ইচ্ছামত নতুন নতুন মু'জিযা দাবি করত। এর প্রভাতরে মু'জিযা প্রদর্শন করতে অন্বীকার করা হয়েছিল। কারণ, আলহের নহী, আলাহ্র আদেলে পু'জিযা প্রদর্শন করেন। যদি এরপরও কেউ তাঁর কথা না মানে, তবে প্রভাহ নতুন মু'জিয়া প্রকাশ করা নবীর ভারসুতির পরিগায়ী এবং এটা আলাহ্ তা'আলার ইচ্ছারও বিপরীত।

(2×3)

ত্রতান এছাড়া ত্রালাব্ প্রতালার রীক্তি এই বা, কোন ছাতি ভারের প্রাথিত মু'জিয়া দেখানার গরও উদি ঈখান না আনে, ভবে ক্রাপক আমাব আরা ভারেরকে ধংগ্রে করে দেওরা হর। যেইতু উভয়ত-মুহাজ্ফদীকে কিরামভ পর্যত অব্যাহত রাখা এবং ব্যাপক আমাবি থেকে রক্ষা করা আরাহ্ম ইচ্চা হিল্পতাই তাদেরক প্রাধিত মু'জিয়া দেখানো হরনি।

ेष्ट 📺 द

فَإِثْمَاهِى زَجُرُةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَاهُمُ يَنظُرُونَ وَقَالُوا يُونِيُنَا هَٰنَا يَوْمُ اللِّيْنِ وَهِلْمَا يُوْمُ الْفَصُلِ الّذِي كُنْتِهُ بِهِ تُكَذِّبُونَ وَالْحَشُولِ الّذِينَ وَاللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهِ فَالْمُلَّا اللَّهِ فَالْمُلَّا اللَّهِ فَالْمُلَّا اللَّهِ فَالْمُلَّا وَنَ وَمِنْ دُونِ اللَّهِ فَالْمُلَّا وَمُن وَمِن دُونِ اللَّهِ فَالْمُلَّا وَمُن وَاللَّهِ فَالمُلَّا وَمَن وَمِن دُونِ اللَّهِ فَالمُلْوَا لَهُ مِن اللَّهِ فَالمُلَّا اللَّهُ فَا اللَّهُ وَمَن مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَمَن مُنْ اللَّهُ وَمُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّذِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللّ

করতে থাকবে! (২০) এবং বলবে, দুর্ভাগ্য আমাদের! এটাই তো প্রতিফল দিবস।
(২১) বলা হবে, এটাই ফরসালার দিন, যাকে তোমরা মিখা বলতে। (২২)
একর কর গোনাহগারদেরকে তাদের দোসরদেরকে এবং যাদের ইবাদত তারা
করত (২৩) আলাহ বাতীত। অতপর তাদেরকৈ গরিচালিত কর উল্লোমের পথে,
(২৪) এবং তাদেরকৈ হামাও, তারা জিলাসিত হবে; (২৫) তোমালের কি হল বে,
তোমরা একে অপরের সাহায্য করছ না? (২৬) বরং তারা আলকের নিনে আক্র

## चसजीरतत जात-जराक्श

বস্তুত কিয়ামত হবে এক বিকট আওয়াজ (অর্থাৎ বিতীয় ফুঁকে) তখন (এর কারণে) সবাই আকস্মিকভাবে (জীবিত হয়ে) প্রতাক্ষ করতে থাকিক এবং (পরিতাপ করে) বলবৈ, হায় আমাদের দুর্ভাগা এই তো সেই প্রতিক্ষা দিবস (বলে মনে হয়। ইরণাদ হবে, হাঁ।) এটাই কয়সালার দিন, বাকে তোমরা মিখা বলতে। (পরবর্তীতে কিয়ামতেরই কতিপয় ঘটনা বলিত হয়েছে যে, কেরেভালিনকে আদের করা হবে,) একছ কর ভালিমদেরকে (আর্থাৎ যারা ক্রুকর ও শিরকের প্রতিভাতা ও নেতা হিল—) তাদের সতীর্থদেরকে (আর্থাৎ যারা তাদের দোসর হিল) এবং সেরবি উগাসাকে। আর্থাংক ছেড়ে স্কারা বাদের ইবাদত্য জনকা (ক্রেখাৎ শাক্ষান ও

প্রতিমা)। অভ্নর ভাদেরকৈ জাহালামের পথে পদ্মিচালিত কর (অর্থাৎ সেদিকে নিমে যতি) এবং ধ্রেপর জাদেশ হবে, আছা— তাদেরকে (একটু) থামাও, ভারা জিভাসিত হবে। (সেমতে ভাদেরকে জিভেস করা হবেও) এখন ভোমাদের কি মূল মে, (আন্নানের হকুন ওনে) ভোমরা একে জগরের সাহায্য করছ না। (অর্থাৎ কাফিরদের বড় বড় নেভা ভাদের অনুসারীদের সাহায্য করছ না কেন, যেমন দুনিয়াতে ওরা ভাদেরকে বিপথগামী করত? কিন্তু এখন জিভাসার পরও ওরা সাহায্য করতে পারবেনা। ) বরুং ওরা সেদিন নভনিরে (দাঁড়িয়ে) থাকবে।

জানুক্ষিক ভাতৰা বিষয়

পরকালের সভাবাতা ও বাভবতা প্রমাণ করার পর আলাহ তা আলা আলোচা আলাভ্সমূহ হালর-মলরের কিছু ঘটনা এবং পুনরুজীবিত হওয়ার পর কাষ্ট্রির ও মুসল্লানিস্থ বৈ পরিস্থিতির স্থ্যুখীন হবে, তার আলোচনা করেছেন।

রখন আরাতে বৃহুদের শীবিত হওয়ার গছতি বণিত হরেছে যে, 😘 👪 હ

ভাষার । ত্রু করার জন্য একাধিক অর্থ হয়ে থাকে। এক অর্থ গৃহগালিত প্রদেরকে প্রস্থানাদ্দ করার জন্য এমন আওয়াজ করা, যা ওনে তারা প্রস্থান করতে থাকে। এখানে মৃতদেরকে জীবিত করার উদ্ধেশ্য ইসরাফীল (আ)-এর বিংগায় ভিতীর ফুঁৎকার বোঝানো ক্রমন এই বিং অওদেরকে জীবিত করার কারণ এই যে, অওদেরকে চালনা করার জন্য যেমন কিছু আওয়াজ করা হয়, তেয়নি মৃতদেরকে জীবিত করার জন্য এই সুঁৎকার দেওয়া হবে। (ক্রমতুরী)

করতে রক্ষম ছিল্ল তেমনি সেখানেও প্রত্যক্ষ করতে পারবে। কেউ কেউ এর মর্ম এরাপ বর্তনা করেছেন যে, ভারা অহির অবহার একে অপরকে দেখতে ওক করবে। —(কুর্মুনী)

वर्षार याता नितास्त नाम उम्रणत चर्मा नितास्त नाम उम्रणत चर्मा नितास्त नाम उम्रणत জনা ে গুলিল ব্যবহার করা হয়েছে। এর শাখিক অর্থ জোড়া। এ শব্দটি বামী ও বার অর্থেও বহুল পরিমারে ব্যবহাত হয়। একারণেই কোন কোন তফ্সীর-বিদ-এর অর্থ স্পুলিক পুরুষদের 'মুশরিক ত্রী' বর্ণনা করেছেন। কিন্ত অধিকাংশ তফ্সীরেছিদের মতে এখানে ডেগুলা নএর অর্থ সভীর্থই। হযরত উমর (রা)-এর এক উল্লিখেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। ইমাম বায়হাকী, আবদুর রাজ্ঞাক প্রমুখ তফ্সীরবিদ্ এ আয়াতের তহুলীরে হ্যরত উমরের এ উল্লিড উন্তুত করেছেন যে. এখানে ৮৪ - ১ বিদ্ অর্থ মুশরিকদের সম্মনা লোক। সেমতে সুদখোরকে অন্য স্দুর্থোরদের সাথে, ব্যভিচারীকে অন্য ব্যভিচারীদের সাথে এবং মদ্যপায়ীকে অন্য মদ্য-পায়ীদের সাথে একছ করা হবে।—(রাহল-মাংআনী, ম্যহারী)

এ ছাড়া এ শুনির বিল্লা থারা বলে দেওয়া হয়েছে যে, মুশরিকদের কাছে তাদের মিথাা উপাস্য প্রতিমা ও শুরতানদেরকেও একর করা হবে, দুনিয়াতে তারা বাদেরকে আলাহ্র সাথে অংশীদার করত। এভাবে হাশরের ময়দানে মিথাা উপাস্যদের অসহারত সকলের দৃশ্টিতে সন্দেহাতীভ্রতাবে ফুটে ওঠবে।

s এরপর কেরেশভাপ্ণকে আদেশ করা হবে :

. \* \*

অর্থাৎ এদেরকে জাহারামের পথপ্রদর্শন
করণ ভবন কেরেশভাগণ ওদেরকে নিয়ে প্লসিরাতের নিকটে পৌছলে প্নরায় আদেশ
হবে: তাদেরকে থামাও, এদেরকে প্রয় করা হবে। সেমতে
সেখানে তাদেরকে বিশ্বাস ও কর্ম সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন করা হবে, যা কোরআন ও
হাদীসের বহ স্থানে বণিত রয়েছে।

كَافَكُلُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَكَاذِلُونَ وَالْوَالِكُلُونِ الْعَلَىٰ وَالْوَالِكُلُونِ الْمُونِيْنَ وَكَالَ النَّاعِلَيْ وَالْمُونِيْنَ وَكَالَالُكُونِ الْمُونِيْنَ وَكَالَالُكُونِيْنَ وَكَالَالُكُونِيْنَ الْمُؤْنِيْنَ وَكَالَالُونَا الْمُؤْنِيْنَ وَكَالَالُونَا اللَّهُ وَكَالَالُونَا اللَّهُ وَكُلُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ

TO, I wind the control

# عَنْ الْمُونَ فَ وَيَقُولُونَ إِنَّا لَتَارِكُوۤ الْهَتِنَالِشَاعِرِ عَبُنُون هُبَلْ جَآءَ يَا لَكُوْنَ فَوَا الْهَنَالِشَاعِرِ عَبُنُون هُبَلْ جَآءَ يَا لَكُونَ فَالْمُونَالِقُوا الْهَنَالِبِ الْأَلِيْمِ فَوَمَا يَا لَكُونَ فَاللَّهِ الْمُنْكُونَ فَاللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ ال

(২৭) তারা একে অগরের দিকে মুখ করে গরুপরকে জিন্তাসাবাদ করবে।
(২৮) বলবে, তোমরা তো জামাদের কাছে ডান দিক থেকে আসতে। (২৯) তারা
বসবে, বরং তোমরা তো বিশ্বাসীই ছিলে না। (৩০) এবং তোমাদের উপর আমাদের
কোন কর্তৃত্ব ছিল না, বরং তোমরাই ছিলে সীমালংঘনকারী সম্পূদার। (৩৯) আমাদের বিপক্ষে আমাদের পালনকর্তার উল্ডিই সত্য হয়েছে। আমাদেরকে অবশ্যই ভাদ
আভাদন করতে হবে। (৩২) আমরা তোমাদেরকে গথন্তচ করেছিলাম। কারণ,
আমরা নিজেরাই পথন্তচ ছিলাম। (৩৩) তারা সবাই সেদিন শান্তিতে শরীক হবে।
(৩৪) অপরাধীদের সাথে আমি এমনি ব্যবহার করে থাকি। (৩৫) তাদেরকে
যখন বলা হত, "আরাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই," তখন তারা উন্ধতা প্রদর্শন করত
(৩৬) এবং বলত, আমরা কি এক উন্মাদ কবির কথার আমাদের উপাস্যদেরকে
পরিত্যাপ করব? (৩৭) না, তিনি সত্যসহ আগমন করেছেন এবং রস্লাপণের সত্যতা
ভীকার করেছেন। (৩৮) তোমরা অবশ্যই বেদনাদারক শান্তি আভাদন করে।
(৩৯) তোমরা যা করতে, তারই প্রতিফল পাবে। (৪০) তবে তারা নয়, যারা ভারাহ্র
বাছাই করা বান্দা।

## তফসীরের সার-সংক্রেপ

(মুশরিকরা তখন একে অপরের সাহাষ্য তো করতে পরিকেই না, উপরত্ত তাদের মধ্যে বাগড়া বেঁধে যাবে) এবং একে অপরের দিকে মুখ করে জিভাসাবাদ (অর্থাৎ মতবিরোধ) করতে থাকবে। তারা (অর্থাৎ অনুসারীরা নেতাদেরকে) বলরে (আমাদেরকে তো ভোমরাই বিল্লাভ করেছ করেনা) তোমরা প্রবল্ধ শতিস্ত্রুলনার আমাদের নিকট আগমন করতে (অর্থাৎ ভোমরা বল প্রয়োগের মুদ্ধিয়েন আমাদেরকে বিল্লাভ করার চেণ্টা কুরতে)। তারা (অর্থাৎ নেতারা) রলরে, না, বরং তোমরা নিজেরাই বিলাসী ছিলে না এবং (তোমরা আমাদের প্রতি অহেতুক দেখিরোপ করছ, কেননা,) ভোমদের উপর আমাদের কোন করুছ তো ছিলাই না। বরং ভোমরা নিজেরাই সীমালংঘন করতে। অত্রব (আমরা স্বাই যখন কাফির ছিলাম, তখন জানা পেল যে,) আমাদেরক অবশ্যই বিপক্ষে আমাদের প্রসানকর্তার (আদি) উল্লিই সত্য ছিল যে, আমাদেরকে অবশ্যই (শান্তির) স্বাদ আঘাদন করতে হবে। (বন্তত এর ব্যবহা হল এই যে,) আমরা ভোমাদেরকে পথপ্রতট করেছিলাম। (ফলে ভোমরা

আমাদের দ্ববরদন্তি ছাড়াই বেন্ছার পথরন্ট হয়েছিলে) এবং (এদিনে) আমরা নিজেরাও (স্বেন্ছায়) পথদ্রতট ছিলাম। সুতরাং উভরের পথদ্রত্ততার কারণ একরিত হয়ে গেছে। এতে ভোমাদের নিজেদের ইচ্ছাই ভোমাদের পথস্লত্টভার বড় কারণ। এমভা-ব্যার নিজেদেরকে নির্দোষ বলতে চাও কেন? অতপর আলাহ্ তা'আলা বলেন, মখন উভয় দলের কুফরে শরীকানা প্রমাণিত হল, (তখন) তারা স্বাই সে দিন শান্তিতে (-ও) শরীক হবে। আমি অপরাধীদের সাথে এমনি ব্যবহার করে থাকি। (অত-পর তাদের কুষ্ণরী ও অপরাধের বিষয় বণিত হয়েছে যে,) তারা (তওহীদেও অবীকার করত এবং রিসালতেও। সুতরাং) যখন তাদেরকে (রস্লের মাধ্যমে) বলা হত, "আলাহ্ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই", তখন (তা মানত না এবং) উদ্ধৃতা প্রদর্শন করে বলতে, আমরা কি এক উন্মাদ কবির কথায় আমাদের উপাস্য-দেরকে পরিত্যাগ করব? (এতে করে তওহীদ ও রিসান্তত উভয়টির প্রতি অন্বীকৃতি अपर्गंत कर्ता रत। जालार् रालत, अ भरतभद्रत, ता कवि, ता उन्माप) दतः (अकजन পরগম্বর---) তিনি সতা দীন নিয়ে আগমন করেছেন এবং (তওহীদের মূলনীতি প্রভৃতি বিষয়ে) অন্যান্য পয়গম্বরগণের সত্যায়নও করেন। (অর্থাৎ তিনি যেসব মূলনীতি ৰৰ্গনা করেন, ভাভে সমস্ত পয়গমরই একমত। সুতরাং এসব মূলনীতি অসংখ্য যুজি-প্রমাণের আলোকে সভা--করনাবিলাস নয়। আর সভা কথা বলাও উদ্মাদনা নয়। অন্য উভ্যতরাও তাদের পয়গমরগণের সাথে এমনি আচরণ করেছে। কিড এখানে সরাসরি আরবের কাঞ্চির সম্পুদায়কে সম্বোধন করা হয়েছে। তাই কেবল এ উম্মতের কাষ্ণিরদের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। অতপর বণিত হয়েছে যে, তাদেরকে সরাসরি <u>এ অভিন্ন শান্তির আদেশ শোনানো হবে।</u>) ভোমাদের সবাইকে (অর্থাৎ অনুসারী এ অনুসৃত উভয়কেই) বেদনাদায়ক শান্তি আহাদন করতে হবে। (এ ব্যাপারে ভোষাদের প্রতি কোন অবিচার হয়নি, কেননা,) ভোমরা যা (অর্থাৎ কুঞ্চরী ইত্যাদি) করতে, তারই প্রতিফল প্রাণ্ড হবে। তবে তারা নয়, যারা আল্লাহ্র বাছাই করা বান্দা। (অর্থাৎ সে মু'মিনগণ, যারা সভ্যের অনুগামী ইয়েছে এবং আলাহ্ তা'আলা তাদেরকে বিশেষভাবে মনোনীত করে নিয়েছেন—এমন বান্দা আযাব থেকে নিরাপদ থাক্ষৰে)।

## আনুষ্টিক ভাতৰ্য বিষয়

হাশরের ময়দানে বড় বড় কাফির সর্দার তাদের অনুগামীদের সাথে সমবেত হয়ে একে অপরের কোন সাহায্য করতে পারবে না, বরং তারা পর্নসর কথা কাটাকাটি ওক্ত করে দেবে। আলোচ্য আয়াভসমূহে এ কথা কাটাকাটিরই কিছুটা চিল্ল ফুটিয়ে তুলে উভর দলের অগুভ পরিপতি বর্ণনা করা হয়েছে। আয়াভসমূহের মর্ম তকসীরের সার-সংক্রেপেই ফুটে উঠেছে। এখানে সংক্রেপে কয়েকটি কথা উল্লেখযোগ্য।

পারে। এক অর্থ শক্তি ও বল। উপরে এ অর্থের আলোকেই ভক্ষীর করা হয়েছে।
অর্থাৎ ভামরা বেশ প্রবল্ডাবে আমাদের নিকট আগতে এবং বল প্রয়োগের মাধ্যমে
আমাদেরকে পথরতি করতে। এ তফ্সীরই অধিক পরিক্ষে ও প্রকৃতি। এ ছাড়া

তেতিই- -এর অর্থ শপথও হয়ে থাকে। তাই কেউ কেউ এর তক্ষ্মীর করেছেন যে,
তোমরা আমাদের নিকট শপথ নিয়ে আগতে। অর্থাৎ শপথ করে করে আমাদেরকে আছড
করতে যে, আমাদের ধর্ম সঠিক এবং রস্লের শিক্ষা (নাউযুবিল্লাত্) ভাত। কোরআনের
ভাষার প্রতি লক্ষ্য করলে উপরোক্ত উভয় তক্ষ্মীরই ব্রভঃস্কুর্ভভাবে খাটে।

যে, যদি কেউ অগরকে অবৈধ কাজের দাওয়াত দেয় এবং তাকে গাগ কাজে উদ্ভূত করার জনা নিজের প্রভাব-প্রতিগত্তি প্রয়োগ করে, তবে গাগ কাজের প্রতি আহ্বান জনানোর একথা বলে আযাব অবশাই তাকেও ভোগ করতে হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি জেছায় তার আমত্রণ কবৃল করে, সে-ও আগন কর্মের গাগ থেকে মুক্ত হতে গারবে না। 'আমাকে অমুক ব্যক্তি গথল্লট করেছিল' একথা বলে সে পরকালে আযাব থেকে নিজ্তি গাবে না। তবে যদি সে গাগ কাজটি ছেছায় না করে বরং জোর-জর্মান্তিতে গড়ে প্রাণ রক্ষার্থে করে থাকে, তবে ইন্শাআলাহ্ সে ক্ষমা গাবে বলে আশা করা যায়।

# صِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴿ اَفَهَا نَحْنُ بِمَيِّتِنِينَ ﴿ اللَّا مُوْتَنَكَ الْأُوْلِ وَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِنِينَ ﴿ الْعَظِيْمِ ﴿ لِلْاَ مُوْتَنَكَ الْأُوْلِ وَمَا نَحْنُ بِمَعَنَّا بِينَ ﴿ وَلِي الْمُؤْلِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّلَّ الللَّهُ اللَّه

(৪১) তাদের জন্য ররেছে নির্ধারিত ক্লবী (৪২) কলমূল এবং তারা সম্প্রামিত, (৪৬) নিরামতের উদ্যানসমূহ (৪৪) মুখোমুখি হরে আসনে আসীম। (৪৫) তাদেরকে মুরেফিরে পরিকেশন করা হবে ছাল্ল শরাবপার, (৪৬) সুগুরু, যা পানকারীদের জন্য সুস্থাদু। (৪৭) তাতে মাখা বাখার উপাদান নেই এবং তারা তা পান করে মাতালও হবে না! (৪৮) তাদের কাছে থাকবে নত, আয়তলোচনা তরুণিগণ; (৪৯) যেন তারা সুরক্ষিত ডিম। (৫০) জতপর তারা একে অপরের দিকে মুখ করে জিভাস্যবাদ করবে। (৫১) তাদের একজন বলবে, আমার এক সঙ্গী ছিল। (৫২) সে বলত, তুমি কি বিশ্বাস কর যে, (৫৬) আমরা যখন মরে যাব এবং মাটি ও হাড়ে পরিণত হব, তখনও কি আমরা প্রতিফল প্রাণ্ড হব? (৫৪) আলাহ্ বলবেন, তোমরা কি তাকে উকি দিয়ে দেখতে চাও? (৫৫) জতপর সে উকি দিয়ে দেখবে এবং তাকে আহারামের মাঝখনে দেখতে গাবে। (৫৬) সে বলবে, আরাহ্র কসম, তুমি তো আমাকে প্রায় ধ্বংসই করে দিয়েছিলে। (৫৭) আমার পালনকর্তার জনুগ্রহ না হলে আমিও যে প্রেফডারক্রতদের সাথেই উপস্থিত হতাম। (৫৮) এখন আমাদের আর মৃত্যু হবে না (৫১) আমাদের প্রথম মৃত্যু ছাড়া এবং আমরা শান্তি প্রাণ্ডও হব না। (৬০) নিশ্চর এ-ই মহা সাফল্য। (৬১) এখন সাফল্যের জন্য পরিশ্রমীদের পরিশ্রম করা উচিত।

## ত্কসীরের সার-সংক্ষেপ

ভাদের (অর্থাৎ আল্লাহ্র খাঁটি বাদাদের) জন্য রয়েছে এমন খাদা-সাম্প্রী যা (অন্যান্য সূরা) জানা হয়েছে; (অর্থাৎ) ফলমূল। (এগুলো প্রাণত হওরার কথা সূরা ইয়াসীনের হুঁও ডি ক্রিক্রিক্রি আয়াতে উল্লিখিত রয়েছে এবং এগুলোর গুণাঙ্গ

সূরা ওরাকেরার তুঁ কুঁকি ক্ষা হয়েছে। কারণ, সূরা ইয়াসীন ও সূরা ওরাকেরা সাক্ষকাতের পূর্বে জবভীর্গ হয়েছে। এতকানে তাই বণিত আছে।) তারা অত্যন্ত সম্মানিত জবস্থায় সুখ্মর উদ্যানসমূদ্রে মুখ্মেমুখি উপবিল্ট থাকরে। তাদের কাছে এমন পানপার আনা হবে (অর্থাৎ জারাতী বালকরা আনবে,) যা প্রবাহিত সরাবে পূর্ণ করা হবে, (এতে করে

শরাবের প্রাচুর্য ও স্বন্ধ্তা বোঝা গেল। এই শরাব দেখতে) হবে ওল্প (আর তা পান করতে) পানকারীদের জন্য হবে সুখাদু। (দুনিয়ার শরাবের মত ) এতে মাথা-ৰাখা হবে না এবং এতে তাদের চৈতনাও বিলুণ্ড হবে না। তাদের কাছে থাকবে নত আরতলোচনা তরুণী (হর)-গণ। তারা ( এমন গৌরবর্ণ হবে,) যেন (পাখার নিচে) লুকারিত ডিম (যা ধূলাবালি, দাগ ইত্যাদি থেকে সংরক্ষিত থাকে; অর্থাৎ ডিমের মত পরিচ্ছন্ন হবে)। অতপর (যখন স্বাই বৈঠকে একন্সিত হবে, তখন) তারা একে অপরের দিকে মুখ করে জিভাসাবাদ করবে। (এ কথাবার্তার মধ্যে জানাতীদের) একজন বলবে, (দুনিয়াতে) আমার এক সঙ্গী ছিল। সে (বিস্ময়ভরে) আমাকে বলত, তুমি কি বিশ্বাস কর যে, আমরা ষ্থন মরে যাক এবং মাটি ও হাড়ে পরিপত হয়ে যাব, তার পরেও আমরা (পুনরক্জীবিত হব এবং পুনরক্জীবিত হয়ে) প্রতিক্ষপ্রাণ্ড হব চ (অর্থাৎ সে পরকাল অন্তীকার করত। তাই অবশাই সে জাহামামে পৌছে থাকবে।) তিনি (অধাৎ আলাহ্ তা'আলা )বলবেন, (হে জালাতিগণ,) তোমরা কি (তাকে) ' উঁকি দিয়ে দেখতে চাও? (চাইলে অনুমতি রয়েছে।) অতপর সে (অর্থাৎ কাহিনী বর্ণনাকারী ) উকি দিয়ে দেখবে এবং তাকে (পৃথিবীর আলোচ্য সঙ্গীকে) জাহায়ামের মারখানে (পতিত) দেখতে পাবে। (তাকে সেখানে দেখে) সে বলবে, আলাহ্র কসম তুমি যে আমাকে প্রায় ধ্বংসই করে দিয়েছিলে। (অর্থাৎ আমাকেও পরকালে অবিবাসী বানাতে চেল্টা করেছিলে।) আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ না হলে, (কারণ, তিনি আমাকে বিত্তদ্ধ বিশ্বাসের উপর কায়েম রেখেছেন,) আমিও ( তোমার মত ) গ্রেফতার-কৃতদের মুধ্যে থাকতাম। (এরপর জান্নাতী ব্যক্তি বৈঠকের লোকদের বলবে,) (দুনিয়ার) প্রথম মৃত্যু ছাড়া আমাদের এখন আর মৃত্যু হবে না এবং আমরা আযাবও ভোগ করব না। ( এসব কথাবার্তা এই আনন্দের আতিশ্যো বলা হবে যে, আলাহ্ ভা'আলা ভাদেরকে যাবভীয় বিপদ-আপদ ও দুঃখ-কণ্ট থেকে রক্ষা করেছেন এবং চিরতরে সুখী করেছেন। অভপর আলাহ্ তা'আলা বলেন যে, উপরে বণিত জামাতের সকল দৈহিক ও আছিক নিয়ামত লাভ করা) নিশ্চয়ই এটা বিরাট সাফলা। এমন সাফলোর জনাই পরিভ্রমীদের পরিভ্রম করা উচিত। (অর্থাৎ ঈমান ও আনুগতা অবলম্বন করা উচিত।)

## আনুষ্টিক ভাতৰা বিষয়

জাহালামীদের অবস্থা বর্ণনা করার পর আলোচ্য আয়াতসমূহে জানাতীদের অবস্থা আলোচনা করা হয়েছে। এই আলোচনা দৃ'ভাগে বিভক্ত। প্রথম দশ আয়াতে সাধারণ জানাতীদের আরাম-আয়েশ বিরত হয়েছে এবং গরবর্তী আয়াতসমূহে একজন বিশেষ জালাতীর শিক্ষাপ্রদ ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম দশ আয়াতে বণিত কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

در المراجع ا

দিয়েছে যে, সে রিখিক হবে ফলমূল। এ শব্দটি উঠি ও —এর বহবচন (যে বত্ত ক্ষুধার প্রয়োজন মেটানোর জন্য নয়়, বরং বাদ হাসিল করার জন্য থাওয়া হয়, তাব্বেই আরব্ধী ভাষায় উঠি ও বলা হয়। ফলমূল ও বাদ হাসিল করার জন্য থাওয়া হয়, তাব্বেই আরব্ধী ভাষায় উঠি বলা হয়। ফলমূল ও বাদ হাসিল করার জন্য থাওয়া হয়, তাব্বেই আরব্ধী ভাষায় উঠি বলা হয়। ফলমূল ও বাদ হাসিল করার জন্য থাওয়া হয় তিই এর জনুবাদ করা হয় 'ফলমূল'। অন্যথায় এর অর্থ ফলমূলের অর্থের চেয়ে বাগক। ইমাম রাঘী উঠি শব্দ থেকে এ সূজ্ম তত্ম বের করেছেন য়ে, জালাতে ক্ষেব্র থাদ্য-সামগ্রী দেওয়া হবে, তা সবই খাদ ভোগ করার জন্য দেওয়া হবে—কুধা মেটানোর জন্য নয়। কারণ, জালাতে মানুষের কোন কিছুরই প্রয়োজন হবে না। সেধানে জীবন ধারণ অথবা আত্ম রক্ষার জন্যও কোন কিছুর প্রয়োজন হবে না। তবে আকাজ্জা হবে এবং আকাজ্জা পূর্ণ হলেই আনন্দ লাভ হবে। জালাতের খাবঙীয় নিয়ামতের লক্ষাই হয় জানন্দ দান করা।

ত কুল্মান ও মর্যাদাসহকারে দেওয়া হবে। কারণ, সম্মান বাতীত সুবাদু খাদাও বিবাদ হয়ে যায়। এ থেকে আরও জানা গেল মে, কেবল খানা শাওয়ালেই মেহমানের হক জাদায় হয়ে যায় ন বরং তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করাও তার অধিকারের অভর্তিত।

अ कि क्षेत्र कि । जाजा का जाजा एक मं जाजा कि । जाजा का जाजा का

রাজাসনে মুরোমুখি হয়ে বসবে। কারও দিকে কারও পিঠ থাকবে না। এর বাছিব চিট্ল কি হবে সে সন্দর্কে আলাহ্ তা'আলাই সঠিক জানেন। কেউ কেউ বালন, মজলিলের পরিধি এত সুদূর বিজ্ত হবে যে, একে অপরের দিকে পিঠ করার প্রয়েজন ইবে না স্পিক্তির আলাহ্ তা'আলা জালাতীদেরকে এমন দৃশ্টিশন্তি, প্রবর্ণনাতি ও বাকশন্তি দীম করবেন, যার কলে তারা দুরে উপনিত্তদের সাথে অজ্জে কথাবার্তা বলতে পারবে।

কেউ কেউ বলেন, জারাতীদের রাজাসন মুর্ণার্মান হবে, যার সাঁথে কথা বঁজতে হবে, ভার দিকেই মুরে যাবে।

কেউ বলেন, এখানে আসলে ছিল ই এ তা অর্থাৎ খাদবিশিক্ট। কিন্তু এসব ঘষা–মাজার আদৌ প্রয়োজন নেই। প্রথমত এটা খাতু হলেও বাতু কঠার অর্থে বহুল পরিমাণে ব্যবহাত হয়। এমতাবস্থায় অর্থ হবে, সেই শরাব পানকারীদের জন্য 'সাক্ষাৎ খাদ' হবে। এছাড়া এটা এটা এটা বিশেষণ পদের লীনিস ই এ হতে পারে। এমতাবস্থায় অর্থ হবে পানকারীদের জন্য সুস্থাদু।—(কুরতুবী)

وَلَ الْمُونُ عُولُ اللَّهِ وَهُمْ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

যে, তারা হবে 'আনতনয়না'। যেসব স্থামীর সাথে আছাহ্ ভাজালা ভাদের দান্দভা সন্দর্শ হাপন করে দেবেন, তারা ভাদের হাড়া কোন ভিন্ন পুরুষের প্রতি দৃশ্টিপাভ করবে না। আলামা ইবনে জওয়ী বর্ণনা করেন যে, তারা ভাদের স্থামীদেরকে বলবে, আমার পালনকর্তার ইয্যতের কসম, জালাতে ভোমার চিয়ে উউম ও সুত্রী পুরুষ আমার দৃশ্টিগোচর হয় না। যে আলাহ্ আমাকে ভোমার লী এবং ভোমাকে আমার স্থামী করেছেন, সমস্ত প্রশংসা ভারই।

আলামা ইবনে জওমী طرف الطرق । এইএর আরও একটি অর্থ এই বর্ণনা করেছেন যে, তারা তাদের বামীদের দৃশ্টিনত রাখবে। অর্থাৎ তারা নিজেরা এমন "অনিন্দা সুন্দরী ও স্বামীর প্রতি নিষেদিতা" হবে যে, স্বামীদের মুক্ত জন্য কোন নারীর প্রতি দৃশ্টিগতি করার বাসনাই হবে না।——(ত্যুক্তসীরে যাদুল মাসীর)

শ্রেছে। আরবদের কাছে এই তুলনা প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত ছিল। যে ডিম পাখার নিচে লুকানো থাকে, তার উপর বাইরের ধূলিকণার কোন প্রভাব পড়ে না। ফলে তা খুব ছব্ছ ও পরিছের থাকে। এছাড়া এর রও সাদা হলুদাভ হয়ে থাকে, যা আরবদের কাছে রমণীদের স্বাধিক চিভাকর্ষক রও হিসাবে গণা হত। তাই এর সাথে তুলনা করা হয়েছে। কোন কোন তক্ষসীরবিদ বলেন, এখানে ডিমের সাথে তুলনা করা হয়েছে। কোন কোন তক্ষসীরবিদ বলেন, এখানে ডিমের সাথে তুলনা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই বে, এই রমদিশণ ডিমের বিল্লীর ন্যায় নর্ম ও কোমল হবে।— (ক্রহল মাজানী)

এক ভারতী ও তার কাফির সলী: প্রথম দশ ভারাতে ভারাতীদের ব্যাপক ভাবছা বর্ণনা করার পর কোন এক ভারাতীর বিশেষ ভালোচনা প্রসলে বলা হয়েছে যে, সে ভারাতের মজলিসে পৌছার পর তার এক কাফির বলুর কথা সমরণ করবে। বলুবর দুনিয়াতে থাকাকালে পরকাল ভারীকার করত। ভাতপর আলাই তাণভালার ভানুমতিক্রমে সে ভাহালায়ের ভাভারে উকি দিয়ে বলুর সাথে কথা বলার সুযোগ গাবে। কোরভান পাকে এই ভারাতী রাজির নাম-ঠিকানা উক্ত হয়নি। তাই নিশ্চিত্ত-রূপে বলা যায় না যে, সে কে? এভালসন্থেও কোন কোন ভক্ষসীরবিদ ধারণা করেছেন যে, সে মু'মিন ব্যক্তিটির নাম 'ইয়াহদাহ' এবং তার কাফির সলীর নাম 'মাভরস'। ভারাই সে সলীময়, য়াদের উল্লেখ সূরা কাহ্ফের

আছানা সুমূতী কভিগর ভাবেরী থেকে এ প্রসঙ্গে আরও একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। হার সারমর্ম এই যে, সুই ব্যক্তি একলে কারবার করে আট হাজার দীনার মুনাফা জর্জন করে এবং উভারে চার হাজার করে ব্যুটন করে নিল। একজন ভার অর্থ থেকে এক হাজার দীনার দিয়ে কিছু জমি খরিদ করেল। অগরজন ছিল খুবই সং ও সাধু ব্যক্তি। সে দোরা করলঃ ইয়া আছাহ, অমুক ব্যক্তি এক হাজার দীনার দিয়ে জমি খরিদ করেছে। আমি আগনার কাছ থেকে এক হাজার দীনারে বিনিময়ে জালাতে জমি খরিদ করতে চাই। অন্তগর সে এক হাজার দীনার গরীব-দুঃ বীকে দান করে দিল। এরগর ভার সলী করু হাজার দীনার করে একটি মুক্ নির্মাণ করেলে লৈ হাত ভূলে বললঃ ইয়া আছাহ, অমুক ব্যক্তি এক হাজার দীনার আরু করে পৃথিবীতে একটি গুহ নির্মাণ করেছে। আমি এক হাজার দীনার দিয়ে আগনার কাছ

নাল দুবালে াত ক্ষেত্ৰ হাক্ষে ৰত্থা চাহাই

577 · **(8**€-- 1.5

খেকে জালাতের একটি গৃহ কর করতে চাই। অতপর সে আরও এক হাজার দীনার দান করে দিল। এরপর ভার-সলী এক মহিলাকে বিয়ে করল এবং সে কিন্তুত্তে এক হাজার দীনার ব্যয় করল। তখন সে হাত তুলে দোয়া করল ঃ ইয়া আলাহ, অমুক ব্যক্তি বিয়ে করে এক হাজার দীনার ক্র করেছে। আমি জালাতের রম্পীদের মধ্য থেকে একজনকে বিয়ের প্রাণাম দিছি এবং তার জন্য এক হাজার দীনার উৎসর্গ করছি। একথা বলে সে এক হাজার দীনার দান করে দিল। অতপর তার সলী এক হাজার দীনার দিয়ে কিছু গোলাম ও আসবাবপর ক্রয় করলে সে আবার এক হাজার দীনার দান করে আলাহ্র কাছে এর বিনিময়ে জালাতের গোলাম ও জালাতের আসবাবপর প্রার্থনা করল।

এরগর ঘটনাক্রমে মুমিন লোকটি দারুন অভাব-অন্টনের সম্মুখীন হয়ে কিছু
সাহায্য গাওয়ার আশার বন্ধুর কাছে উপছিত হল। তে নিজের অভাব-অন্টনের ক্ষ্যা
ব্যক্ত করলে বন্ধু বললঃ তোমার ধনসম্পদ কি হল? উভরে সে তার দান-খররাক্তর্কু
সমুদ্র ঘটনা বর্ণনা করল। এতে বন্ধুবর বিস্মৃত হয়ে বললঃ তুমি কি বাভবিকই
বিশ্বাস কর যে, আমরা মৃত্যুর পর মাটিতে পরিণত হয়ে গেলেও পুনরায় জীবন লাভ
করব এবং সেখানে আমাদের কাজকর্মের হিসাব-নিকাশ হবে? যাও, আমি তোমাকে
কিছুই দেব না। এরগর তারা উভয়েই মৃত্যুমুখে পতিত হল। আলোচ্য অয়িতসমূহে জায়াতী বলে সে সৎ ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে, যে গরকালের জন্য তার সমুদ্র
ধনসম্পদ দান করে ফেলেছিল এবং তার জাহায়ামী সঙ্গী বলে সে ব্যক্তিকে বোঝানা
হয়েছে, যে পরকালকে সত্য জানার অজুহাতে তাকে বিদ্রুপ করে তাড়িয়ে দিয়েছিল।

—(পুররে মনসুর)

কুসংসর্গ থেকে আত্মক্ষার শিক্ষাঃ মোটকথা, জারাতী ব্যক্তি যে-ই হোক না কেন, এখানে এ ঘটনা উল্লেখ করার আসল উদ্দেশ্য আনুষকে শিক্ষা দেওলা যে, প্রত্যেক্তি মানুষের উচিত তার বন্ধু মহলকে যাচাই করে দেখা যে, তাদের মধ্যে কেউ তাকে জাহান্নামের পরিণতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে কি না। কুসংসর্গের সন্তাব্য ধ্বংসকারিতার সঠিক অনুমান পরকালেই হবে। তখন এ ধ্বংসকারিতা থেকে আত্মক্ষার কোন পথই খোলা থাকবে না। তাই দুনিয়াতেই যথেকট চিন্তা-ভাবনা করে বন্ধুত্ব ও প্রকাল-তার সম্পর্ক ছাপন করা উচিত। প্রায়ই কোন কাফির অথবা আত্মহিলেহী ব্যক্তিয় সাথে সম্পর্ক ছাপন করার পর মানুষ অভাতেই তার চিন্তাধারা, মতবাদ ও জীবন প্রতি থারা প্রভাবিত হতে থাকে। এটা পরকালীন পরিণতির জন্য চরম বিপক্ষনক প্রমাণিত হয়।

কুতুর বিলুপ্তিতে বিসময় প্রকাশ । এখানে জামাতী রাজি সম্পর্কে উল্লেখ করা ইয়েছে যে, সৈ জামাতের নিয়ামতসমূহ লাভ করে আমন্দের আভিলয়ে বলবে । আমাদের আর কখনও মৃত্যু হবে না কি! এ বাক্যের উদ্দেশ্য এই নয় যে, সে জামাতের অবভ জীবনে বিশ্বাস করবে না, বরং চরম পর্যায়ের আনন্দ অজিত হওয়ার পর মানুষ প্রায়ই এমন কথা বলে ফেলে, যেন তার আনন্দ অজিত হয়েছে বলে বিশ্বাস হচ্ছে না। জাজাতী ব্যক্তির বাক্যটিও এমনি ধরনের।

অবশেষে কোরআন পাক এ ঘটনার আসল শিক্ষার দিকে দৃশ্টি আকর্ষণ করে বল্লছে: مثل هذا فليعمل العا صلوت অর্থাৎ এমনি ধরনের সাক্ষরোর জন্য আমলকারীদের আমল করা উচিত।

اذلك خَيْرُ نُزُلاً امْ شَجَرَةُ الزَّقُوْمِ وَاتَاجَعَلَهٰ عَلَيْهُ الْلَّلِيهِ فِي وَالْكُونَ وَالْكُونَ وَلَا عَلَيْهُ الْكُونَ وَنَهَا فَمَالِؤُن وَنَهَا الْبُطُونَ وَ الشَّيْطِينِ وَ فَوَا نَهُمُ لَا كِلُونَ وِنَهَا فَمَالِؤُن وِنَهَا الْبُطُونَ وَ الشَّيْطِينِ وَ فَوَا نَهُمُ لَا كِلُونَ وِنَهَا فَمَالِؤُن وَنَهَا الْبُطُونَ وَ الشَّيْطِينِ وَ فَوَا نَهُمُ لَا لِكُونَ وَنِهَا فَمَالِؤُن وَنَهَا الْبُطُونَ وَ الشَّيْطِينِ وَ فَوَا نَهُمُ الْفُوا ابَاءِمُمُ صَالِينِي فَ فَهُمُ عَلَى الْبُوهِمُ الْجَحِيْمِ وَانَّهُمُ الْفُوا ابَاءِمُمُ صَالِينِي فَ فَهُمُ عَلَى الْبُوهِمُ الْجَحِيْمِ وَالْمُعُونَ وَلَقَدُ طَلَ عَلَيْهُمُ الْكُونُ الْكَوْلِينَ فَ فَهُمُ عَلَى الْبُوهِمُ الْمُعَلِيدِينَ وَلَقَدُ الْوَالِينَ فَ وَلَقَدُ الْوَلِينَ فَ وَلَقَدُ الْسُلْمَا اللّهِ الْمُعْلَى عَلَيْهُ الْمُنْ اللّهِ الْمُعْلَى عَلَيْهُ الْمُنْ اللّهُ وَلَيْنَ فَى اللّهُ وَلَيْنَ فَى اللّهُ وَلَيْنَ فَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

(৬২) এই কি উত্তম আগ্যায়ন, না ষাশ্রুম বৃক্ষ? (৬৩) জামি জালিমদের জন্য একে বিপ্লদ করেছি। (৬৪) এটি একটি বৃক্ষ, যা উন্পত হয় জাহারায়ের মূলে। (৬৫) এর ওক্ষ্ লয়ভানের মন্তকের মত। (৬৬) কাফিররা একে ভক্ষণ করের এবং এর ছারা উদর পূর্ণ করবে। (৬৭) তদুপরি তাদেরকে দেওয়া হবে ফুটত গানির মিত্রণ, (৬৮) অতপর তাদের প্রত্যাবর্তন হবে জাহারামের দিকে। (৬৯) তারা তাদের পূর্বপুরুষদেরকে পেয়েছিল বিপথপামী। (৭০) অতপর তারা তাদের পদাকে অনুসরপে তৎপর ছিল। (৭১) তাদের পূর্বও অপ্রবতীদের অধিকাংশ বিপথগামী হয়েছিল। (৭২) আমি তাদের মধ্যে ভীতিপ্রদর্শনকারী প্রেরণ করেছিলাম। (৭৩) অতএব লক্ষ্য করুন, য়াদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল, তাদের পরিণতি কি হয়েছে। (৭৪) তবে আরাহ্র বাছাই করা বান্দাদের কথা ভিন্ন।

#### তম্পীরের সার-সংক্ষেপ

(আযার ও সওয়াবের মূল্যায়ন করার পর এখন মু'মিনদেরকে উৎসাহ দান এবং কাফিরদেরকে ভীতিপ্রদর্শন করা হচ্ছে। বুলা হচ্ছেঃ) বলো তো, এটাই (অর্থাৎ জালাতের এ নিরামত, যা মু'মিনদের জনা রয়েছে ) উভম আপ্যায়ন, না যাকুম বৃক্ষ (ষা কাঞ্চিরদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে)? আমি এ বৃক্ককে (পরকালের শান্তি সাবান্ত করা ছাড়াও দুনিয়াতে) জালিমদের জনা পরীক্ষার বিষয় করেছি। (আমি দেখতে চাই, তারা এর কথা তনে সত্য বলে বিশ্বাস করে, না মিখ্যারোপ ও ঠাট্টা-বিদূপ করে? বস্তুত কাফিররা এর প্রতি মিখ্যারোগ ও বিদূপছলে বলে, যাস্কুম তো মাখন ও स्थात्रभारक वना रक्ष, या भूवर प्रवाम, वसः। छाता जात्ना वर्तन, याक्रूभ यमि वृक्षरे राव তবে তা জাহাঁরামের আগুনে কেমন করে থাকতে পারে? আরাহ্ তা'আরা এর জওয়াবে বলেরঃ) এটা এমন এক বৃক্ষ যা জাহারামের গভীরদেশ থেকে উদ্গত হয়। (অর্থাৎ মাধন অরি ধোরমা নয়। যেহেতু আগুনেই এর জন্ম, তাই তাতে টিকে থাকা এর প্রে অবাভর নর।ুষেমনু, 'সমন্দর্'ুনামক এক প্রকার কীট আভ্নে জ্মলাভ করে এবং অভিনেই থাকে। অভগর যাকুমের একটি অবহা উল্লেখ করা হয়েছে যে,) এর ওচ্ছ সাপের ফণাব মত (কদাকার। এ বৃচ্চের দারা জালিমদেরকে আপারিন করা হবে।) কার্ফিররা কুধার তাড়নার (যখন আর কিছুই পাবে না, তখন) এটি ভক্ষণ করবে এবং (কুধায় ভছির থাকার দক্ষন) এর দারাই উদর পূর্ণ করবে। তদুপরি (পিলাসায়) ছটফট করে যখন পানি চাইবে, তখন তাদেরকে পানি (পুঁজের সাথে ) মিশিয়ে দেওয়া হবে। (এখানেই বিপদের শেষ নয়, বরং) তাদের শেষ ঠিকানা হবে জাহালাম। (অর্থাৎ এরপরও সেধানে চিরকাল থাকতে হবে। তাদের এই শান্তি এ জন্য যে,) তারা (আলাহ্র হিদায়েতের অনুসরণ করেনি, বরং) তাদের পূর্বপুরুষ-দেরকে পেরেছিল বিপ্রথপামী, অভপর ভারাও ভাদের পায়ের সাথে পা মিলিয়ে দুভ চলছিল। (অর্থাৎ একার আগ্রহত্তরে তাদেরই বিপথসামিতার অনুসরণ করেছিল।) তাদের ( অর্থাৎ বর্তমান কাঞ্চিদ্মদের ) পূর্বেও অপ্রবর্তীদের অধিকাংশই বিপথগামী হয়েছে। (আমি তাদের মধ্যেও সতর্ককারী প্রেরণ করেছিলাম।) অতএব লক্ষ্য করুন, যাদেরকে স্তির্ক করা হয়েছিল, তাদের কেমন (অগুড) পরিণতি হয়েছে। (তারা সতর্ককারী পর্মপ্রর্থণিকে মানেনি। ফলে দুনিরাভেই আষাবে পতিউ হয়েছে।) তবেঁ আলাহ্র খাছ বীন্দাদের (অর্থাৎ মু'মিনদের) কথা বতর। (তারা পার্থিব আযাব থেকে মুক্ত রয়েছে।)

লানুৰজিক ভাতব্য বিষয়

জাহানাম ও জানাত উদ্ধান কিছু কিছু অবস্থা বর্ণনা করার পর আলাহ্ তা আলা প্রত্যেকটি লোককে এ বিষয়টির মূল্যায়ন করার দাওয়াত দিয়েছেন যে, উদ্ধানন মধ্যে কোন্টি উত্তম তা চিভা করে দেখ। সেমতে বলা হয়েছেঃ

जाबाएक स्थान निमानल उत्ति । दे दे दे दे दे जिल्ला स्थान निमानल उत्ति ।

क्ता रास्ट, जिल्ला उउम, ना जारावामीएत थाना माक्म वृक्ष उउम ?

ষাক্রম কি? যাকুম নামের এক রকম বৃক্ষ আরব উপদ্বীপের তাহামা নামক অঞ্চলে পাওরা যায়। আলামা আলুমী লিখেনঃ এটা অন্যান্য অনুর্বর মক্ষ এলাকায়ও উৎপন্ন হয়। কেউ কেউ বলেন, এটা সে বৃক্ষ যাকে উদু তে 'থোহড়' বলা হয়। এরই কাহাকাছি আরও একটি বৃক্ষ ভারতবর্ষে 'নাগকন' (কণিমনসা) নামে খ্যাত। কেউ কেউ একেই যাকুম বলে সাবাভ করেছেন এবং এটাই অধিক মুক্তিসম্মত। এ সম্পর্কে তক্ষসীরবিদদের বিভিন্ন মত রয়েছে যে, দুমিয়ায় এ যাকুমই জাহায়ামীদের খাদ্য হবে, না সেটা অন্য কোন বৃক্ষ ? কেউ কেউ বলেনঃ আয়াতে দুমিয়ায় মাকুমই বোঝানো হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন, জাহায়ামের যাকুম হবে ভিন্ন বন্ধ, দুমিয়ায় যাকুমের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। বাহাত মনে হয়, পৃথিবীতে যেমন সাপ-বিক্ষু প্রভৃতি রয়েছে, তেমনি জাহায়ামেও আছে। কিও ছাহায়ামের সাপ-বিক্ষু দুমিয়ায় সাপ-বিক্ষু অপেকা বহওণে ভয়ংকর হবে। এমনিভাবে জাহায়ামের যাকুমও গ্রজাতি হিসাবে দুনিয়ার যাকুমের মত হলেও দুনিয়ার যাকুমের আলুমের বালি কদাকার ও কল্টভক্ষ হবে।

نَا جَعَلْنَا هَا تَنَنَّةٌ لَّلْظًا لَهُونَ إِنَّا جَعَلْنَا هَا تَنَنَّةٌ لَّلْظًا لَهُونَ السَّالَ الْهُونَ

ফেতনা বানিয়েছি। একেন্তে কোন কোনু তফসীরবিদ ফেতনার অর্থ করেছেন আযাব। অর্থাৎ এ বৃক্ষকে আয়াবের হাতিয়ার বানিয়েছি। কিন্ত অধিকাংশ ভক্ষসীরবিদের বজব্য এই হেন, ফেতনার অর্থ 'পরীক্ষা' করা অধিক উপযুক্ত। উদ্দেশ্য এই যে, এ বুকের আলোচনা করে আমি পরীক্ষা করভে চাই যে, কে এর প্রতি বিশ্বাস করে, আর কে বিদ্রুপ করে ? সেমতে আরবের কাফিররা এ পরীক্ষার উত্তীর্ণ হতে বার্থ হয়েছে। ভারা এ আযাবকে ভর করে বিশ্বাস স্থাপন করার পরিবর্তে উপহাস ও ঠাট্টার পথ বেছে নিয়েছে। বণিত আছে যে, কাঞ্চিরদেরকে যাকুম খাঙুয়ানোর আলোচনা-সম্বলিত আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হলে আবু জাহল তার সহচর্দেরকে বলল: তোমাদের বন্ধু (মুহাত্মদ) বলে যে, আন্তনের ভেতরে নাকি একটি বৃক্ক আছে, অধচ আন্তন বৃক্ষকে হক্তম করে ফেলে। খোদার কসম, আহরা জানি যে, খেজুর ও মাখনকে মানুম ব্রু হয়। অভএব এসো এই খেজুর ও মাখন খেয়ে নাও।——(পুররে সনসুর)ঃ আসলে বর্বরীর ভাষার বেজুর ও নাখনকে যা<del>কু</del>ম বলা হয়। তাই <u>আৰু ভারুর বিলুণের এই গুছা</u> অবলঘন করেছে। জালাহ্ তা'আলা একটি মান বাক্যে উভন্নিবয়ের স্থান দিয়ে দিরেছেন ঃ ক্রিভ্রুনী এনি হৈ বুটি ইন্ট্রি ক্রিটি অধাৎ যাৰুম ভো জীয়ী ন্নামের গভীরে উদ্গত একটি বৃক্ষ। কাজেই এর অর্ধ খেজুর ও মাখন নর এবং আগুনের ভেতরে বৃক্ষ থাকার অপেন্তিও যুক্তিসলত নয়। বৃক্ষটি যখন আগুনেই জন্ম লাভ করে, তখন আলাহ্ তা'আলা এতে এমন বৈশিশ্ট্য দিয়ে রেখেছেন যে, তী আউনে পুড়ে ষাওয়ার পরিবর্ডে আগুনের সাহায্যে বিকশিত হয় েপৃণ্টার্ডররূপ আগুনের মধ্যে জীবিত থাকতে পারে, এমন অনেক প্রাণী পৃথিবীতেও বিদায়ান রয়েছে চ আওম ভাদেরকে দহন করার পরিবর্তে আরও বিকশিত করে। 🚟 🧺 💛 📑

সাথে তুলনা করা হয়েছে। কেউ কেউ এখানে এই এএ এর অনুবাদ করেছেন সাগ। অর্থাৎ বাছ্ম কল সাপের কণার মত হয়ে খাকে। উদুতে একে 'নাগকন' (ফণিমনসা) এ কারণেই বলা হয়। কিন্ত অধিকাংশ ভক্ষসীরবিদ বলেন যে, এখানে এই এএ বলে তার সাধারণ অর্থই বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, যালুম কল শয়তানের মাথার নাায় কুৎসিত। এখানে এরাপ প্রশ্ন করা উচিত নয় যে, শয়তানকে তো কেউ দেখেনি, সূতরাং তার সাথে তুলনা করার মানে কি? জওয়াব এই যে, এটি একটি কলনাভিত্তিক তুলনা। সাধারণ বাকপদ্ধতিতে বিল্লী ও কুৎসিত বন্তকে শয়তান ও ভূতপ্রেতের সাথে তুলনা করার রীতি প্রচলিত রয়েছে। এর উদ্দেশ্য কেবল চূড়াভ পর্যায়ে ক্দর্যতা বর্ণনা করাই হয়ে থাকে। এখানে বাবহৃত তুলনাও এমনি ধরনের।— (রাহল মা'আনী)

وَلَقَدُ نَادُمنَا نُوْمٌ فَلَنِعُمَ الْجُعِيْبُوْنَ فَى وَنَجَيْنُهُ وَاهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ
الْعَظِيمُ فَى وَجَعُلْنَا وُتِرِيْتَهُ هُمُ الْبَقِينَ فَى وَتَجَيْنُهُ وَاهْلَهُ مِنَ الْاجْرِيْنَ فَى الْعَجْرِيْنَ فَى اللّهُ عَلَى نَوْجٍ فِى الْعَلِيدِينَ وَاتَّهُ مِنْ عَبَادِنَا اللّهُ عَلَى نَوْجٍ فِى الْعَلَيْدِينَ وَ ثُمْرً الْعَبْرِينَ الْعَجْرِيْنَ وَ ثُمْرً الْعَبْرِيْنَ وَ ثُمْرً الْعَبْرِيْنَ وَ الْعَجْرِيْنَ وَ اللّهُ وَمِنْ عَبَادِنَا اللّهُ وَمِنْ عَبَادِنَا اللّهُ وَمِنْ عَبَادِنَا اللّهُ وَمِنْ عَبَادِنَا اللّهُ وَمِنْنَ وَاللّهُ وَمِنْ عَبَادِنَا اللّهُ وَمِنْ عَبَادِنَا اللّهُ وَالْعَلَى وَاللّهُ وَمِنْ عَبَادِنَا اللّهُ وَمِنْ عَبَادِنَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

(৭৫) জার নূর্য জালাকে ভেকেছিল। জার কি চসংকারভাবে জামি ভার ভাকে সাড়া দিরেছিলাম। (৭৬) জামি ভাকে ও ভার পরিবারবর্গকে এক মহা সংকট জেকে রক্ষা করেছিলাম। (৭০) এবং ভার বংশধরদেরকেই আমি অবশিষ্ট রেখেছিলাম। (৭৮) জামি ভার জন্য পরবর্তীদের মধ্যে এ বিষয় রেখে দিরেছি যে, (৭৯) বিশ্ববাসীর মধ্যে নূহের প্রতি শাভি ববিভ হোক। (৮০) জামি এভাবেই সংকর্মপরারপদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি। (৮১) সে ছিল জামার ইমানদার বান্দাদের জন্যতম। (৮২) অভপর জামি জপরাপর স্বাইকে নিমজ্জিত করেছিলাম।

## তফসীরের সার-সংক্রেপ

আর নৃহ (আ) আমাকে (সাহাযোর জন্য) ডেকেছিল (অর্থাৎ প্রার্থনা করেছিল।) আর (আমি তাকে সাহায্য করেছিলাম এবং) আমি প্রার্থনার চমৎকার সাড়াদানকারী। আমি তাকে ও তার অনুসরণকারীদেরকে এক মহা সংকট থেকে (যা কাফিরদের

মিখ্যারেল ও উৎপীড়নের কারণ দেখা দিয়েছিল) স্থকা করেছিলাম (অর্থাৎ জলোদ্ধাসের মাঝে কাফিরদেরকৈ নিমজিত করেছিলাম এবং তার অনুসারীদেরকে উদ্ধার করেছিলাম।) এবং আমি তার বংশধরদেরকেই অবশিশ্ট রেখেছিলাম। (পরবর্তীতে অন্য কার্মাও বংশগরন্পরা প্রচলিত থাকেন।) আমি তার জন্য পরবর্তীদের মধ্যে এ বিষয় (সুদীর্ঘ কালের জন্য) প্রচলিত রেখেছি যে, বিশ্ববাসীর মধ্যে নূর্বের প্রতি শান্তি ববিত বিশ্বি। (অর্থাৎ আলাহ্ করুন, তার প্রতি সমগ্র বিশ্ববাসী—জিন-ইনসান ও ক্রেম্লভা-কুল সালাম শ্রেরণ করুক।) আমি খাঁটি বালাদেরকে এমনিভাবে পুরক্ত করেখাকি। নিশ্বর সে ছিল আমার সমানদার বালাদের অন্যতম। অতপর আমি জন্য (পছী) রেরেদেরকে (অর্থাৎ কাফিরদেরকে) বিশ্বজ্বিত ক্রেছিলাম।

## १८७४ के १८८५ के **१८८५ के १ मानुबहित्स फोएना, विवस**्ह

পূর্ববর্তী আয়াতে আজোরনা ছিল মে, য়খ্ম উত্মতদের কাছেও সতর্করারী পরগমর প্রেরিত হয়েছিলেন, অধিকাংশ লোকই তাদের কথা মানেনি। কলে তাদের পরিণতি খুবই অগুভ হয়েছে। এখানে এরই কিছু বিশদ বিবরণ পেশ করা হছে। এ প্রমাস কয়েকজন পরগমরের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। আলোচা আয়াতসমূহে সর্ব প্রথম হয়রত নূহ (আ)-এর ঘটনা বিরত হয়েছে। অবশা তা বিভারিতভাবে সূরা হদে বিপিত হয়েছে। এখানে বিশেষভাবে আয়াতসমূহের সাথে সংশ্লিত কতিপরাবিষর উল্লেখ করা হছে।

22 m 122 W

و القد الكافرين الكافرين الكافرين الكافرين الكافرين الكافرين الكافرين الكافرين القد ज्ञान्ह ज्ञान ज्

ত্তি বিশ্ব বিশেষরকেই অবশিশ্ব রেখেছি।)

ভাষি তার বংশধরকেই অবশিশ্ব রেখেছি।)
ভাষিকাংসভ্রকসীরবিদের মতে এ আর্ডের উদ্দেশা এই যে, হযরত নূহ (ছা) র
সমরে আগত জলোভাসে পৃথিবীর অধিকাংশ জনবসতি ধাংস হয়ে গ্রিছেছিল। এর

পর ভারই তিন পুর থেকে সারাবিষে মানব গোচী বিভার রাভ করে। তাঁর এক পুরের নাম ছিল 'সাম' ভারই সভান-সভতি থেকে আরব ও পারস্যবাসীদের বংশধারা ওক্ত হয়। বিভার পুরের নাম ছিল 'হাম'। আক্রিকান দেশসমূহের ক্লানবস্তি ভার বংশধর থেকে প্রসারিত হয়। কেউ ভারতক্রমর অধিবাসীদেরকেও এ বংশের অভর্ত করেছেন। তৃতীর পুর ছিল 'ইয়াফেছ'। ভার সভানদের থেকে তৃকী, মজোলীয় এবং ইয়াজ্জ-মাজ্জের বংশ নির্গত হয়। হয়রত নুহ (আ)-র নৌকায় আরোহণ করে প্রাণান্তরকা করতে নারা সক্ষম হয়েছিল ভাদের মধ্যে নুহ (আ)-র এ ভিন পুর ছাড়া অন্য কারও বংশ বিভার লাভ করেন।

তবে অতি অৱসংখাক আজিম এ বিষয়ের প্রবর্গী যে, নৃহ (আ)-র তৃষ্ণীন বিষয়াসী ছিল না বরং কেবল আরব ভূমিতেই সীমাবদ্ধ ছিল। তাদের মতে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আরব ভূমিতে কেবল নৃহ (আ)-র সভানগণ অবশিষ্ট ছিল এবং তাদের থেকেই আরবদের বংশ বিভৃতি লাভ করেন দুমিয়ার অন্যান্য ভূ-খণ্ডে অন্যদের বংশ বিভৃতি লাভ করেনি, একথা আয়াভ থেকে বোঝা বায় না। — (বরানুল কোরআন)

ত্তীয় একদল তকসীরবিদ্ধালন, নৃহের তুকান বিষয়াসীই ছিল এবং দুনিয়ার বংশধর কেবল নৃহ (আ)-র পুরুষ থেকে নয়, বুরং নৌকায় যারা আরোহণ করেছিল তাদের সন্তানবর্গ থেকেও বিস্তার লাভ করেছে। তারা বলেন, আয়াতের আস্ক্র উদ্দেশ্য একথা বর্ণনা করা যে, নিমজ্জিতদের বংশ বিস্তার লাভ করেনি।——(কুর্তুবী)

কেরিজান পাকের প্রাপর বর্ণনাদৃশ্টে তৃতীর উচ্চি খুবই দুর্বল, প্রথম উচ্চি স্বেতিম। কারণ, কোন কোন হাদীস থেকেও এমতের সমর্থন পাওরা যার, কাইবাম ছিব্রমিষী প্রমুখ হযুবে আকরাম (সা) থেকে এ আরাতের ব্যাখ্যা প্রস্তে সরাস্ত্রি উদ্ভ করেছেন। হযরত সামুরাহ ইবনে জুন্দুব বণিত রেওয়ায়েতে রস্লুরাহ (সা) বর্লেন ঃ সাম আরব্যাসীদের আদি পিতা, হাম আবিসিমিয়াকাসীদের এবং ইয়াফেছ রোমকদের আদি পুরুষ।— (রাহল মাজানী)

जान ) - و تَرَكْنَا مَلَيْكُ فِي الْآخِرِينَ سَلامٌ مَلَى ثُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ

তার জন্য পরবর্তীদের মধ্যে এ বিষয়টি প্রচলিত রেখেছি যে, নুহের প্রতি সালাম ব্যিত হোক বিশ্ববাসীদের মধ্যে।) এর মর্মার্থ এই যে, আমি নূহ (আ)-র পরবর্তী লোক-দের দৃশ্টিতে তাকে সম্মানিত ও মহিমাণিত করে দিয়েছি। ফলে তারা কিয়ামত পর্যন্ত তার জন্য নিরাপত্তার দোয়া করতে থাককে। বান্তব ঘটনাও তাই। সুতরাং বিশ্বের সমন্ত আস্মানী ধর্মশালে হিষরত নূহ (আ)-র নব্য়ত ও পবিশ্বতায় বিশ্বাসী মুসলমানদের কথা তো বলাই বাহলা, ইহদী ও খুন্টামরাও তাঁকে নিজেদের নেতা কলে সানা করে।

وَإِنَ مِنْ شِيْعَتِهِ كَلِ بُرُوبِيمَ ﴿ اَفْجَاءُ رَبّهُ بِقَلِبٍ سَلِيُمٍ ۞ اِذْ قَالَ الْاَبْدِهِ وَقَوْمِهُ مَا ذَا تَعْبُدُونَ ۞ أَيْفَكُا الْهَهُ دُونَ اللهِ مِنْوِيْدُ وَنَ ۞ أَيْفَكُا الْهَهُ دُونَ اللهُ مِنْوِيْدُ وَنَ ۞ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النّجُومِ ﴿ فَقَالَ الْمَا الْفَيْ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ صَرَبًا بِالْمَهِ مِنْ وَعَالَمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ صَرَبًا بِالْمَهِ مِنْ وَعَالَمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ صَرَبًا بِالْمَهِ مِنْ وَعَالَمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ الْمَنْ الْمُعَلِينَ ۞ فَا الْمَحْتِمُ ۞ فَا الْمُحْتِمُ ۞ فَا اللّهُ عَلَيْهُمْ الْمُنْ الْمُعْدُلُونَ ۞ فَا الْمُحْتِمُ ۞ فَا الْمُحْتِمُ ۞ فَا اللّهُ عَلَيْهُمْ الْمُنْ الْمُعْلِينَ ۞ فَا الْمُحْتِمُ ۞ فَا اللّهُ عَلَيْكُمْ وَ مَا تَعْمَلُونَ ۞ فَا الْمُخْتُونَ ۞ فَا الْمُحْتِمُ ۞ فَا اللّهُ عَلَيْكُمْ وَ مَا تَعْمَلُونَ ۞ فَا الْمُحْتِمُ ۞ فَا اللّهُ عَلَيْكُمْ وَ مَا تَعْمَلُونَ ۞ فَا الْمُحْتِمُ ۞ فَا اللّهُ عَلَيْكُمْ وَ مَا تَعْمَلُونَ ۞ فَا الْمُحْتِمُ ۞ فَا اللّهُ عَلَيْكُمْ وَ مَا تَعْمَلُونَ ۞ فَا الْمُحْتِمُ ۞ فَا اللّهُ مَنْ الْمُحْتَمُ الْمُعْلِينَ ﴾ الْمُحْتَمُ الْمُنْ الْمُعْلِينَ ۞ فَا الْمُحْتَمُ وَ فَا الْمُحْتَمُ وَا اللّهُ الْمُعْلِينَ ﴾ وَمَا تَعْمَلُونَ ۞ فَالْمُا الْمُعْلِينَ ﴾ فَا الْمُحْتَمُ وَاللّهُ فَا اللّهُ وَاللّهُ الْمُعْلِينَ اللّهُ الْمُعْلِينَ ﴾ فَا الْمُحْتَمُ وَا الْمُحْتَمُ وَاللّهُ وَالْمُعْلِينَ اللّهُ الْمُعْلِينَ اللّهُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِيلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِيلُ اللّهُ الْمُعْلِيلُ اللّهُ الْعُنْ الْمُعْلِيلُونَ الْمُعْلِيلُونُ اللّهُ الْمُعْلِيلُ اللّهُ الْمُعْلِيلُ اللّهُ الْمُعْلِيلُونَ اللّهُ الْمُعْلِيلُونَ اللّهُ الْمُعْلِيلُهُ اللّهُ الْمُعْلِيلُ اللّهُ الْمُعْلِيلُونَ اللّهُ الْمُعْلِيلُ اللّهُ الْمُعْلِيلُونَ اللّهُ الْمُعْلِيلُهُ اللّهُ الْمُعْلِيلُونُ اللّهُ الْمُعْلِيلُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْ

(৮৩) আর মুহগৃদ্ধীদেরই একজন ছিল ইবরাহীয়। (৮৪) মখন সে তার গালনকর্তার নিকট সুক্ত হৈতে উপদ্বিত হয়েছিল, (৮৫) বখন সে তার পিতা ও সম্প্রারকে
বলেছিল ঃ তোমরা কিসের উপাসনা কর্ত্ত? (৮৬) তোলুরা কি আল্লাহ রাজীত লিগ্রা
টুল্লার কামনা করছ? (৮৭) বিশ্বলগতের পালনকর্তা সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কি?
(৮৮) কতঃপর সে একবার তারকাদের প্রতি ক্রুলা, (৮৯) এবং বলল ঃ আমি
প্রীয়িত হতে যাছি। (৯৭) অতপর ফ্রারা হার প্রতি পিঠ ফ্রিরির চলে গেল। (৯৬)
ক্রতংগ্র সে তাদের দেবালার পিরে ভুকল এবং বলল ঃ ভোমরা খাছ না কেন? (৯২)
ভোমাদের কি হব বে, কথা বলছ না? (৯৬) ক্রতংগর জে প্রবল আঘাতে তাদের উপর
বাগিরে গড়ল। (৯৪) তখন লোকজন তার দিকে ছুটে এলো শ্রীত-সম্ভ ক্রম (৯৫) সে
বলল ঃ তোমরা ছহজে নিমিত পাথরের গুলা কর কেন? (৯৬) ক্রথচ আলাহ ভোমাদেরকে এবং তোমরা যা নির্মাণ করছ স্বাইকে স্তিট করেছেন। (৯৭) তারা বলল ঃ
এর জন্যে একটি ভিত নির্মাণ কর এবং অতপর তাকে আভনের স্থান নিক্রেপ কর।
(৯৮) তারপর তারা তার বিরুদ্ধে মহা যড়যন্ত জাটতে চাইল, কিন্তু আমি তাদেরকেই
পরাভ্ত করে দিলাম।

তৃক্সীরের সার-সংক্রেপ

আর ইবর্থীয়ও ছিলেন নুরপদ্ধীদের এক্সন [ অর্থাৎ তাদের এক্সন ছিলেন নারা মৌলিক বিশ্বাসে নূহ (আ)-এর সাথে এক্সাত ছিল। তাঁর সে আটনা সমর্থ-যোগা, ] যখন তিনি সুচূচিতে তাঁর পরওয়ারদিগারের প্রতি মনোনিবেশ করলেন। ('মুছু ছিড়ে'—অর্থ, তাঁর অত্তর কুবিশ্বাস ও লৌকিক্তার প্রেণি মেবেশ মুক্ত ছিল।)

৫৫——

樹. 18%

Side Mail

1.71

যখন ভিনি (মৃতিপূজারী) পিতা ও স্বগোট্নীয় লোকদেরকে বঁললেনঃ তোমরা কি ( তুল্ছ ) বন্ধর পূজা করছ ? ভোমরা কি মিছেমিছি দেবভাদেরকে আলাহ্র পরিবর্তে উপাস্য সাব্যন্ত করতে চাও? ভাহলে বিশ্বজগভের পালনকৃতা সম্পর্কে ভো্মাদের ধারণা কি? [অর্থাৎ ডোমরা যে ভাঁর ইবাদত বর্জন করে রেখেছ ভাতে ভার উপাসা হওয়ার ব্যাপারে ভোমাদের কি কোন সন্দেহ আছে? প্রথমত এরাপ সন্দেহ থাকা উচিত ন্যু। যদি থাকে, তবে তা শুর করা উচিত। মোটকথা ইবরাহীম এবং প্রাদের মাঝে প্রায়ই এমনি ধরনের বাকবিতথা চলত। এক দিনের ঘটনা, সেটি তাদের কোন পর্বের দিন ছিল। ভারা ইবরাহীম (আ)-কেও মেলায় নিয়ে যেতে চাইল।] িড ইবরাহীম (আ) তারকাদের প্রতি একবার চাইলেন এবং বললেন ঃ আমি পীড়িত হতে যাছি। (কাজেই মেলায় যেতে পারছি না।) ভারা (তাঁলু এই অজুহাত ওনে তাঁকে ছেড়ে চলে গেল। কারণ, পীড়িত হয়ে পড়লে তিনি নিজে এবং তাঁর কারণে অনারাও কট করবে।) তখন তিনি তাদের দেবালয়ে গিয়ে প্রবেশ করলেন এবং (উপহাসচ্ছলে প্রতিমা-দেরকে) বললেন: তোমরা (সামনে রাখা এসব নৈবেদ্য) খাচ্ছ নাকেন? (ভাছাড়া ভোমাদের কি হল যে, কথাও বলহ না ? অভঃগর ভিনি সজোরে প্রহার করতে করতে ভাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়জেন (এবং কুড়াল মেরে মেরে সব চুরমার করে দিলেন।) অভগর ( গোরের লোকেরা যথন জানতে পারল, তথন) ভারা তার কাছে অছির হয়ে (ক্রেখিডরে) ছুটে এল (এবং কথা কাটাকার্টি ওরু হল)। তিনি বললেন : তোমরাকি এখন বর্র পূজা কর, বা নিজেরাই (খহতে) নির্মাণ কর? (যে বত ডোমাদের সুখালেকী, সে উপাস্য ইবে কৈমন করে?) অথচ ভোমাদেরকে এবং ভোমাদের নিমিত এসব বর্তমামন্ত্রীকে আলাহ্ সৃষ্টি করেছেন। (সুভক্তাং তরিই ইবাদভ করা উচিত।) ভারা (ব্র্বন তর্কে হেরে গেল, ভ্রমন রাগান্বিভ হয়ে পরস্পর) বলতে লাগল ৷ ইবরা-ধীমের জনা একটি অন্নিকৃষ্ট তৈরি কর (এবং ভাতে আগুন জানিয়ে) তাকে সে জনত আওনে নিক্ষেপ কর। মোটকখা, ভারা তাঁর বিরুদ্ধে মন্দাচরণ করতে চেয়েছিল ( এবং মনে করেছিল, ভিনি বিংস হয়ে যাবেন)। অতপর আমি তালেরকেই বিকীট করি দিরেছি। (বিভারিত কাহিনী সূরা আমিয়ায় বণিত হয়েছে।)

## আনুষ্টিক ভাত্য বিষয়

হযরত নৃহ্ (আ)-এর ঘটনার পর কোরআন পাক হযরত ইবরাহীম (আ) এর পূতঃপবিদ্ধ জীবনের দু'টি ঘটনা উল্লেখ করেছে। উভয় ঘটনায় হযরত ইবরাহীম (আ) আলাহ্র জন্য অপূর্ব ভ্যাগের পরাকাঠা প্রদর্শন করেছেন। আলোচ্য আয়াত-সমূহে তাঁকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করার প্রথম ঘটনাটি বিরত হয়েছে, যার বিশ্বন বিরণ সূরা আধিয়ায় বণিত হয়েছে। তবে এখানে ঘটনাটি যে ভঙ্জিতে বর্ণনা করা হয়েছে, ভাতে কয়েকটি বিষয় ব্যাখ্যাসাপেক বটে।

्योजिक मण्याम ७ शहा-शक्षांतर बैकमण الله على المُعَلَّمُ لَا بُوا هِمُ

ব্যক্তিবর্গের প্রক্রে আরবী ভাষায়্ট্র এ এবলা হয়। এখানে ইন্ট্র এ শব্দের সর্বনাম দারা বাহাত নূহ (আ)-কে বোঝানো হয়েছে। তাই আয়াতের মর্মার্থ এই দাঁড়ায় যে, হষরত ইবরাহীম (আ) তাঁর পূর্বসূরি পর্যাম্বর নূহ (আ)-এর পছাবলমী ছিলেন এবং ধর্মের মৌলিক নীতিসমূহে উভয়ের পরিপূর্ণ ঐকমত্য ছিল। উভয়ের শরীয়ত্ও একই রকম অথবা কাছাকাছি হওয়াও সভব। উল্লেখ্য যে, কোন কোন ঐতিহাসিক রেওয়ায়েত অনুযায়ী হ্যরত নূহ ও হ্যরত ইব্রাহীম (আ)-এর মাঝখানে দু'হাজার ছ'ণ চলিশ বছরের ব্যবধান ছিল। তাদের মাঝখানে হ্যরত হদ ও সালেহ্ (আ) ব্যতীত কোন নবী আবিভূতি হন নি।——(কালশাফ)

এর নির্ভেজন শালিক অনুবাদ এই যে, যখন তিনি আগমন করলেন তাঁর পালনকর্তার নিকট পরিচ্ছন অভরে। আলাহ্র নিকট আগমন করার অর্থ আলাহ্র দিকে রুজু করা, তাঁর প্রতি মনোনিবেশ করা এবং তাঁর ইবাদত করা। এর সাথে 'পরিচ্ছন মন নিয়ে' কথাটি মুক্ত করে ইলিত করা হয়েছে যে. আলাহ্র কোন ইবাদত ততক্ষণ পর্যন্ত প্রহণযোগ্য নয়, যতক্ষণ ইবাদত-কারীর মন লাভ বিশ্বাস ও মন্দ প্রেরণা থেকে পবিত্র না হয়। লাভ বিশ্বাসসহ কোন ইবাদত করলে ইবাদতকারী তাতে যত লমই স্বীকার করুক না কেন, তা গ্রহণযোগ্য নয়। এমনিভাবে ইবাদতকারীর আসল লক্ষ্য আলাহ্র সন্তলিট্র পরিবর্তে লোক দেখানো অথবা কোন বৈষয়িক লাভ হলে সে ইবাদত প্রশংসার যোগ্য নয়। আলাহ্র দিকে হ্যরত ইবরাহীম (আ)-এর রুজু হওয়া এসব সংমিশ্রণ থেকে পবিত্র ছিল।

পটভূমিকা এই যে, হর্ষরত ইবরাহীম (আ)-এর সম্পুদায় এক বিশেষ দিনে উৎসব উদযাপন করত। সে পর্বের দিনে তারা ইবরাহীম (আ)-কেও আমন্ত্রণ জানাল যে, আপনিও আমাদের সাথে উৎসবে যোগদানের জন্য চলুন। উদ্দেশ্য, হযরত ইবরাহীম (আ) উৎসবে যোগদান করলে হয়তো তাদের ধর্মের প্রতি প্রভাবাদিবত হয়ে পড়বেন এবং নিজের ধর্মের দাওয়াত পরিত্যাগ করবেন।—(দুররে মনসুর, ইবনে জরীর)। কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আ) মনে মনে এই সুযোগকে অন্যভাবে ব্যবহার করার মতলব আটছিলেন। তার পরিক্রনা ছিল যে, যখন গোটা সম্পুদায় উৎসব উদযাপন করতে চলে যাবে, তখন আমি তাদের দেবমন্দিরে প্রবেশ করে প্রতিমাসমূহকে ভেঙ্কে চুরমার করে দেব। যাতে তারা ফিরে এসে মিথ্যা উপাস্যদের অসহায়ত্বের বাজব দৃশ্য স্বচক্রে দেখে নিতে পারে। হয়তো এতে করে তাদের কারো কারো অন্তরে নিজেদের প্রতিমাসমূহকে অসহায় ও অক্রম দেখে ইমান জাপ্রত হবে এবং সে শিরক থেকে তওবা করে নিবে। এ উদ্দেশ্যে হয়তে ইবরাহীম (আ) সম্পুদায়ের লোকদের সাথে উৎসবে যেতে অস্বীকার করিলেন। আর অস্বীকারের পথ এই বেটে মিলেন যে, প্রথমে তারকার

দিকে গভীর দৃষ্টিপাত করলেন এবং অতপর বলকেনঃ আমি অসুস্থ। সম্প্রুদায়ের লোকেরা তাঁকে অপারগ মনে করে ছেড়ে দিল এবং উৎস্ব উদ্যাপনে চলে গেল।

এ ঘটনার সাথে একাধিক ভফসীর ও ফিকাহ্ সংক্রান্ত আলোচনার সম্পর্ক ব্রয়েছে। নিম্মেন যেসব আলোচনার সারম্ম উল্লেখ্যকরা হল।

তারকার দিকে দৃশ্টিপাত করার উদ্দেশ্যঃ সর্বপ্রথম আলোচনা এই যে, জওয়াব দানের পুরেই ইবরাহীম (আ) যে তারকার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তার উদ্দেশ্য কি ছিল? কেউ কেউ বলেনঃ এটা নিছক একটা উদ্দেশ্যহীন ও অনিচ্ছাধীন কর্ম ছিল। কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় চিন্তা করার সময় মানুষ মাঝে মাঝে অভাতে ও অনিচ্ছায় আকাশের দিকে দেখতে থাকে। হযরত ইবরাহীমৃ,(আ)-কে ষখন উৎসবে যোগদান করার দাওয়াত দেওয়া হল, তখন তিনি ভাবতে লাগলেন যে, এ দাওয়াত কিভাবে এড়ানো যায়। এই ভাবনার মধ্যেই তিনি অনি<del>ছায় তার্কাট্রাজির দিকে দেখতে থাকেন এবং</del> এরপর জওয়াব দেন। এ ব্যাখ্যাটি রাহাত অম্রিন মনে হলেও কোরজান পাকের বর্ণনাড্রামের আম্লোকে একে সঠিক বলে মেনে নেওয়া কিউন্না কারণ, প্রথমত কোরআন পাকের বর্ণনাপদ্ধতি এই যে, সে ঘটনাবলীর কেবল ওরুত্বপূল ও জরুরী অংশই বর্ণনা করে এবং জুনাবশ্যক বিবরণ রাদ দেয়। খোদ আলোচ্য আয়াতসমহেই ঘটনার বেশ ক্ষেক্টি অংশ উহা রয়েছে। এমনকি, ঘটনার পূর্ণ পটভুমিও বর্ণনা করা হয়নি। এটা বিশ্বাস করা সভবপর নয় যে, কোরআন পাক্র ঘটনার পটভূমিকা তো দীর্ঘ হয়ে যাওয়ার আশংকায় বাদ দিয়েছে অথচ ঘটনার সম্থে দ্রের সম্পর্ক্ও রাখে না, এমন একটি নিশ্চিত অনিচ্ছাধীন কুৰ্ম পূৰ্ণ এক আয়াতে ব্যক্ত করেছে।ুদ্বিতীয়ত ভারকা-রাজিকে দেখার মধ্যে বিশেষ কোন রহস্য না থাকলে এবং এটা নিতান্তই অনিচ্ছাধীন क्मं रात जातवी साकत्रन मुल्कि विस्ती विहें विसे हैं विसे किल हित-

नग्न। في النَّجُوم

এ থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, তারকারাজিকে দেখার মধ্যে ইবরাহীম (আ)এর দৃশ্টিতে কোন বিশেষ উপযোগিতা বিদ্যমান ছিল। তাই কোরআন পাকও ওক্ষত্ব
সহকারে এর উল্লেখ করেছে। এখন সে উপযোগিতা কি ছিল? এ প্রশ্নের জওয়াবে
অধিকাংশ তফসীরবিদ বলেনঃ প্রকৃতপক্ষে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সম্পূদার
জ্যোতিঃশাস্ত্রের নিতান্ত ডক্ত ছিল্ল। তারা তারকারাজি দেখে দেখে বিজেদের কাজ-কর্ম
নিধারণ করত। কাজেই হ্যরত ইবরাহীম (আ) ও তারকারাজির দিকে দেখে
জওয়াব দিলেন, যাতে সম্পূদায়ের লোকেরা মনে করে যে, তিনি নিজের অসুস্থতা সম্পর্কে
যা বলেছেন, তা ভিত্তিহীন নয়, বরং তারকারাজির গতিবিধি লক্ষ্য করেই কলেছেন।
ইব্রাহীম (আ) নিজে যদিও জ্যোতিঃশাস্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন না, কিন্তু উৎসবে যোগদান
থেকে নিফ্রতি পাওয়ার জন্য তিনি সে পন্থাই অবলম্বন করলেন, যা তাদের দৃশ্টিতে অধিক-

তর নির্ভরযোগ্য ছিল। তিনি মুখে জ্যোতিঃশাস্ত্রের কোন বরাত দেন নি এবং এ কথাও বলেন নি যে, তারকারাজিকে দেখার উদ্দেশ্য জ্যোতিঃশাস্তের সাহায্য নেওয়া। তাই এতে মিখ্যার নাম-গন্ধও আবিষ্কার করা যায় না।

এখানে সন্দেহ হতে পারে যে, ইবরাহীম (আ)-এর এই কর্ম দারা হয়তো সে কাফিররা উৎসাহিত হয়ে থাকবে, যারা কেবল জ্যোতিঃশান্তেই বিশ্বাসী ছিল না, বরং জগতের কাজ-কারবারে তারকারাজিকে স্তিয়কার প্রভাবগালী বলেও মনে করত। এর জ্ওয়াব এই যে কাফিররা উৎসাহিত তখন হত, যখন ইবরাহীম (আ), পরবর্তী সময়ে পরিক্ষারভাবে তাদের পথদুস্টতা বর্ণনা না করতেন। এখানে তো যাবতীয় কলাকৌশলই অবলম্বন করা হচ্ছিল তাদেরকে তওহীদের দাওয়াত অধিকতর কার্যকর্মণে দেওয়ার উদ্দেশে। সেমতে এ ঘটনার অবাবহিত পরেই হযরত ইবরাহীম (আ) সম্পুদায়ের প্রত্যেকটি পথদ্রস্টতা পৃংখানুপুংখরাপে বর্ণনা করেছেন। তাই কেবল এই অস্পস্ট কর্ম বারা কাফিরদের উৎসাহিত হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। এখানে আলল লক্ষ্য ছিল উৎসবে যোগদানের দাওয়াত এড়িয়ে যাওয়া, যাতে তওহীদের দাওয়াতের জন্য অধিক কার্যকর্ম পরিবেশ সৃষ্টিই করা যায়। এ লক্ষ্য হাসিনলের জন্য অস্পস্টতার এই পদ্বা সম্পূর্ণ মুক্তিভিডিক। এর বিরুক্তে কোন মুক্তিসমত আগতি উত্থাপন করা যায় না।

উপরোজ ব্যাখ্যা অধিকাংশ তফসীরবিদ থেকে বণিভারেছে। বরানুল কোর-আনেও ভাই ্জ্বল্ছন ক্রু হয়েছে।

জ্যোতির্বিদার শরীয়তগত মর্বাদা ঃ এখানে বিদ্ধীয় আলোচনা এই যে, জ্যোতি— বিদ্যার শরীয়তগত মর্বাদা কি? নিম্নে সংক্রেপ এ প্রয়ের জওয়াব দেওয়া হল।

এটা সর্ববাদিসভ্যত সভ্য যে, আলাহ ভাজালা চন্ত্র, সূর্য ও ভারকালাজির মধ্যে এমন কিছু বৈশিভটা সন্নিহিত রেখেছেন, যা মানুমের জীবনে প্রভাব বিভার করে। তথ্যধ্যে কোন কোন বৈশিভটা প্রভাকেরই দৃশ্টিগোচর হয়। যেমন, সূর্যের কাছে ও দূরে অবস্থানের কারণে গ্রীয় ও শৈতা দেখা দেওয়া, চন্তের উথান-পতনের কলে সমুদ্রে জোরার-ছাটা সৃশ্টি হওয়া ইতাাদি। এখন কেউ কেউ বলেন যে, ভারকারাজির বৈশিভটা তত্টুকুই যতটুকু আমাদের দৃশ্টিগোচর হয়। আবার কেউ কেউ বলেন, এখলো হাড়াও তারকারাজির পরিপ্রমণের কিছু বৈশিভটা আছে, যা মানব জীবনের অধিকাংশ বাগিরে প্রভাব বিস্তার করে। কোন তারকার কোন বিশেষ রাশিচক্রে চলে যাওয়া কারও জনা সুখ ও সাফল্যের কারণ হয় এবং কারত জনা দুংখ ও বার্থতার বার্ভা বয়ে আনে। এর পর কেউ কেউ ভা ভারকারাজিকেই সাফল্য ও বার্থতার বার্ভার বার্ভার যাজাই বটে, কিন্ত ভিনি ভারকারাজিকে এসক বৈশিশ্টা দান করেছেন। ভাই দুনিয়ার জন্যান্য কারণের নায় তারকারাজিক এসক বৈশিশ্টা দান করেছেন। ভাই দুনিয়ার জন্যান্য কারণের নায় তারকারাজিক মানুমের সক্ষত্য ও বার্থতার এক কারণ হয়ে থাকে।

যারা ভারপারাজ্যিক স্তিক্ষিক প্রভারশালী মনে কুরে প্রবং বিষের বৈপ্লবিক

ঘটনাবলীকে তারকারাজির কারসাজি বলে বিশ্বাস করে, তাদের ধারণা নিঃসন্দেহে আছ ও বাতিল। এ বিশ্বাস মানুষকে শিরকের সীমায় পৌছিয়ে দেয়। আরবরা বৃটিট সন্দর্কে এরাপ বিশ্বাস গোষণ করত যে, 'নু' নামক এক বিশেষ তারকা বৃটিট নিয়ে আগমন করে এবং বৃটিটর জন্য এটাই সত্যিকার প্রভাবশালী। রসূলুলাহ্ (সা)এ বিশ্বাসের ভীর নিশা করেছেন, বাবিভিন্ন হাদীসে হণিত আছে।

পক্ষান্তরে যারা মনে করে যে, সত্যিকার প্রভাবশালী শক্তি তো আল্লাহ্ তা'আলাই বটে, কিন্তু তিনি তারকারাজিকে এমন বৈশিল্টা দান করেছেন, যা ঘটনার কারপ পর্যায়ে মানব জীবনে প্রভাব বিস্তার করে। উদাহরপত সত্যিকার বৃল্টি বর্ষপকারী তো আলাহ্ তা'আলা, কিন্তু এর বাহ্যিক কারপ মেঘমালা। এমনিভাবে যাবতীয় সাকল্য ও ব্যর্ষতার মূল উৎস আলাহ্ তা'আলার ইচ্ছা, কিন্তু তারকারাজি এসব সাকল্য ও ব্যর্ষতার কারপ হয়ে যায়। এরাপ বিশ্বাস শিরক নয়। কোরজান ও হাদীস ঘারা এ বিশ্বাসের সত্যায়নও হয় না, খণ্ডনও হয় না। কাজেই এটা অবান্তর নয় য়ে, আলাহ্ তা'আলা তারকারাজির পরিক্রমণ ও তাসের উদয় ও অভের মেয়ে এসব প্রভাব নিহিত রেখেছেন। কিন্তু এসব প্রভাব ঘোঁজ করার জন্য জ্যোভির্বিদ্যা অধ্যয়ন করা, এর প্রতি আছা রাখা এবং এর ভিত্তিতে ভবিষ্যত সম্পর্কে করসালা করা সর্বাবন্থায় নিষিদ্ধ ও অবৈধ। হাদীসে এ সম্পর্কে নিষেধাজা বিশিত আছে। হমরত আবদুলাহ ইবনে মসউদের রেওয়ায়েতে রস্কুলাহ (সা) বজেন ঃ

হ্যরত উমর ফারুক (রা) বলেন ঃ

تعلموا من النجوم ما تهند و ن به نى البرو البحر ثم المسكوا (জ্যাতির্বিদা) থেকে এতটুকু ভান অর্জন কর, যতটুকুর সাহায্যে তোমরা ছলে ও সমুদ্রে রাভা ভানতে পার। এরপর থেমে যাও।——(গাষ্যালী প্রণীত এহইরাউল উলুম)

এই নিমেশাভার মাধ্যমে তারকারাজির বৈশিষ্টা ও প্রভাব জন্ত্রীকার করা হয়নি। কেবল এসব বৈশিষ্ট্যের পেছনে পড়তে, এওলোর সন্ধানে মূল্যবান সময় নক্ট করতে বারণ করা হয়েছে মার। ইমাম গাষ্যালী (র) এহইয়াউল উলুম প্রছে এ সম্পর্কে বিশদ জালোচনা করতে গিয়ে এ নিষেধাভার একাধিক কার্মণ বর্ণনা করেছেন।

জ্যোতির্বিদ্যা নিষিদ্ধ ও নিশিত হওয়ার প্রথম কারণ এই যে, যারা এ বিদ্যায় অধিক মনোনিবেশ করে, অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেছে, তারা ক্রমান্বয়ে তারকা– রাজিকেই সম্বক্ষিত্বর নিয়ামক মনে করে বলে। তা তাদেরকৈ ক্রমান্বরে ভারকারাজি সভিয়কার প্রভাবশালী—এই মুশরিকসুলভ বিশ্বাসের দিকে নিয়ে যায়।

প্রভাব কারণ এই বে, জারাহ্ ভাজালা ভারকারাজির মধ্যে কিছু বৈশিশ্টা ও প্রভাব রেখে থাকরেও ভার নিশ্চিত ভান লাভের কোন পথ ওহী বাতীত আমাদের কাছে নেই। হাদীসে বণিত আছে, হযরত ইদরীস (আ)-কে আরাহ্ ভা'আলা (ওহীর মাধ্যমে) এ ধরনের কিছু বিদ্যা দান করেছিলেন। কিন্তু সে ওহীভিডিক বিদ্যা এখন দুনিরা থেকে মিটে গেছে। এখন জ্যেভির্বিদ্যাবিশারদদের কাছে যা আছে, ভা নিছক অনুমান ও আলাজ। এসব অনুমান ও আলাজের সাহায্যে কোন নিশ্চিত ভান লাভ করা যায় না। এ কারণেই জ্যোতির্বিদদের অনেক ভবিষ্যাণী প্রায়ই ল্লান্ত প্রমাণিত হতে দেখা যায়। জনৈক পণ্ডিত এ বিদ্যা সম্পর্কে চমৎকার মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন: ১৯০০ তার করেছেন। তিনি বলেন: ১৯০০ তার করেছেন। তান বাজ ভাগকারী হতে গারে, ভা কারও জানা নেই এবং সেটুকু অংশ মানুষের জানা জাছে ভা উপকারী হতে গারে, ভা কারও জানা নেই এবং সেটুকু অংশ মানুষের জানা জাছে ভা উপকারী নয়।

ভারামা ভালুসী রাহল মাভানীতে এ বসংগে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর করেকটি দৃশ্টাভ পেশ করেছেন। এসব দৃশ্টাভ জ্যোতিবিদ্যার সর্বজ্ঞনহীকৃত নিয়মানুযায়ী একটি ঘটনা বেড়াকে সংঘটিত হওয়া উচিত ছিল, রাভব ক্ষেত্রে তার সম্পূর্ণ বিপদ্ধীত সংঘটিত হরেছে। সেমতে অনেক বড় বড় গঙিত, যারা এ বিদ্যা অর্জনে আজীবন সাধনা করেছেন তারা শেষ পষত মুক্তকঠে ঘীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, এ বিদ্যার শেষ কর অনুমান ও আলাজের অধিক কিছুই নয়। খাতনামা জ্যোতিবিদ কুলিয়ার দায়লমী জ্যোতিবিদ্যা সম্পাকত তার প্রহ 'আল মুক্তমাল ফিল আহকাম'-এ লিখেন ঃ জ্যোতিবিদ্যা একটি প্রমাণবিহীন বিদ্যা। এতে মানুষের মনোগত জন্মা-কল্পনা ও ধারণার জন্ম অনেক ফাঁক রয়েছে।——(রহল মাংলানী)

আল্লামা আলুসী আরও করেকজন জ্যোতির্বিদের এ ধরনের উজি উদ্বৃত করেছেন। মোটকথা, এটা বীকৃত সত্য যে, জ্যোতির্বিদ্যা কোন নিশ্চিত বিদ্যা নয়। এতে সীমাহীন ভুললাভিত্র সভারনা থাকে। কিন্ত যারা এ বিদ্যা অর্জনে ব্রতী হয়, তারা এক্সেসমূর্ণ ত্রকাট্য ও নিশ্চিত বিদ্যারাপে আজ্যায়িত করে, এর ভিডিতে ভবিব্যতের কর্মসালা করে এবং এর কারণেই অন্যদের সভার্কে ভালমন্দ মতামত ছির করে নেয়। সর্বোদ্ধর এ বিদ্যার মিখ্যা অহমিকা কোন কোন সমর মানুষকে 'ইরমে গায়েব' তথা অদৃশ্য ভানের দাবি প্রত সৌছিয়ে দেয়। বলা বাছল্য, এসব বিষয়ের প্রভ্যেকটিই অসংখ্য তানিক্ট স্পিটতে সহায়ক হয়।

জ্যেতির্বিদ্যা নিষিদ্ধ হওয়ায় তৃতীয় কারণ এই যে, এটা জীবনকে এক নিতকল কাজে ব্যয় করার নামান্তর। যখন এ বিদ্যা থেকে কোন কলাকল নিশ্চিতরাপে অর্জন করা যায় না, তখন দুনিয়ার আজকারবারে এ বিদ্যা যে সহায়ক হতে পারে না, তা বলাই বাহল্য। সুতরাং অনর্থক এক নিতকল বিধয়ের পেছনে পড়া ইসলামী শরীয়তের মর্মাণ্ড ব্যেকাজের সম্মূর্ণ পরিপন্থী। তাই এটিকে নিষিদ্ধ করে দেওরা হয়েছে। 🐃 🔆

ইবরাহীম (আ)-এর অসুস্থতার তাৎগর্ব : আলোচা আরাত সন্পর্কে তৃতীর আলোচনা এইবে, হবরত ইবরাহীব (আ) স্থাগারের আন্তর্গের অওরাবে ব্যক্তিলেন ঃ আমি অসুস্থ। এখানে রাম্ব এই যে, তিনি কি রাত্তিকিই তখন অসুস্থ ছিলেন? কোর্লার সাকে এ সন্পর্কে কোন সুস্পত্ট বর্ণনা নেই। কিন্ত সহীত্ বুখারীর এক হানীস থেকে জানা হার; তিনি তখন এইন অসুস্থ ছিলেন না হে, যেলার হৈতে পারেন না। তাই প্রশ্ন উঠে তিনি একটা কেমন করে কল্লান?

অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এর জওরাব এই যে, প্রকৃতপক্ষে এ বাক্যের সীহায়ে হঁবরাই ইবরাহীম (আ)-'ডওরিরা' করেছিলেন। তওরিরার অর্থ এমন কথা বলা, বার বাহ্যিক অর্থ বাডবের প্রতিকৃত্যে এবং বকার উদ্দিশ্ট অর্থ বাডবের অনুকৃত্যে। এখানে ইবরাইাম (আ)-এর বছরার বাহ্যিক অর্থ তো এটাই যে, 'আমি এখন অসুকৃত্যে। এখানে ইবরাইাম (আ)-এর বছরার বাহ্যিক অর্থ তো এটাই যে, 'আমি এখন অসুকৃত্যে। এখানে ইবরাইাম (আ)-এর বছরার বাহ্যিক অর্থ তা ছিল না। আসল অর্থ কি ছিল, সে সন্পর্কে ভ্রমসারবিদ্যাল বিভিন্ন মন্ত প্রকাশ করেছেন। কেউ প্রেলন, এডে ভার উদ্দেশ্য ছিল মানসিক সক্ষোচন, যা স্থগোরের মুশরিকসুলভ কাণ্ডকটি দের সেখা তার মধ্যে সুন্টি ছছিল। এখানে ক্রিন্ট শক্ষের আক্রের বাহ্যার থেকেও এর সমর্থন সাওরা বার । বারণ, এটা ক্রিন্ট শক্ষের অংগজনি অর্থের দিকে দিরে অনেকটা হাল্কা। 'আমার মন খারাগ' বলেও এ অর্থ অনেকটা বাজ করা যার। বলা বাহ্যায়, এ বাকে 'মানসিক সঙ্কোচন' অর্থেরও পুরোপুরি অবকাশ রয়েছে।

কেউ কেউ বলেন, শেষ্টি বলে ইবরাহীম (আ)—এর উদ্দেশ্য ছিল এই যে, আমি অসুত্ব হরে পড়ব। কারণ, আরবী ভাষার বিশ্ব নির পদবাচ্য বহল পরিমাণে ভবিষ্যত কালের জন্য ব্যবহৃত হয়। কেরিআন পাকে রসূলুরাই (সা)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে ই—এই বলি করে আগনিও মৃত্যুবরুষ কর্মবন এবং ভারাও মৃত্যুবরুষ করেব। এমনি-ভাবে হয়রভ ইবরাহীম (আ) কর্ম তালি বলার কারণ এই যে, মৃত্যুবর পরে প্রভাবর মানুষের অসুত্ব হওয়া ছির নিশ্চিত। কেউ বাহ্যিকভাবে অসুত্ব না হলেও মৃত্যুর কিছুক্ষণ পূর্বে মন্-য়েষ্ট্রাজে ছুটি সংঘটিত হওয়া অবশ্যভাবী।

যদি কেউ এসৰ ব্যাখ্যার সভত না হয়, ভবে স্বৈতিম ব্যাখ্যা এই যে, হয়রত ইবরাহীম (আ) ভখন বাভবিকই অৱবিভয় অসুহ ছিলেন, তবে উৎসবে যোগদানে প্রতিবন্ধক হতে পারে, এমন অসুহতা ছিল মা। তিনি তার মামুলী অসুহতার কথাই ...

অমনজনে বাক্ত করেছেন, যাতে প্রোক্তারা মনে করে নের হে তিনি ওরার্ভর অসুস্থ হয়ে গড়েছেন। কাজেই মেলার বাওরা সভবপর নয়। ইবরাহীম (আ)-এর তওরিরার এ ব্যাখ্যা সর্বাধিক বুলিবুলা এবং সভোবজনক। সহীষ্ বুখারীর এক হালীকে ইবরাহা
হীম (আ)-এর উজি শ্রিমার বি এর অর্থ তওরিরা, বা বাহ্যিক উপরোক্ত ব্যাখ্যা দৃষ্টে এটা পরিকার হয়ে বায় যে, এর অর্থ তওরিরা, বা বাহ্যিক আকার আকৃতিতে মিখ্যা মনে হয়, কিন্তু বক্তার উদেশ্যের সিকে লক্ষ্য করালে মিখ্যা হয়ুনা। এ হালীসেরই কোন কোন রেওরায়েতে আরও বলা হয়েছে হ বি এই বি

ক বাকাট গরিকার করে দিয়েছে কা এখানে ৩ এ কলটি সাধারণ কর্ম জাইক ভিল কর্ম রাখে। এ হাদীস সম্পর্কে কিছুটা বিভারিত বিবরণ সুরা আছিয়ার ১০০১ বিভারত বিবরণ সুরা আছিয়ার ক্ষিত্রাক উঠিত কুলি আছাতের অধীনে পূর্ণ বিশিত হয়েছে।

ভঙ্গির দিরীয়তসভ্যত বিধান । কালোচা আয়াতসমূহ থেকে এ বিরয় ছালা বায় যে, প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তওরিয়া করা ভাষেষ। তওরিয়া দূই একার। এক উজিগত। অর্থাৎ এমন কথা বলা, যার বাহ্যিক অর্থা বাছর ঘটনার টুড়িকুল, কিউ বজার উদিন্ট অর্থ বাছর ঘটনার অনুকুল। দুই, কর্মগত। অর্থাৎ এমন কাল করা, যার প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধারণ দর্শকের বুরে নেওয়া উদ্দেশ্য থেকে ভিষ্য। একে স্বায়াম -ও ব্যাহার। ভারকারাজির দিকে হয়রত ইবরাহীম (আ)-এর দৃষ্টিপাত করা ভ্রিকাংশ তক্ষসারী বাদক উজি অনুযায়ী সহামই ছিল এবং নিজেকে অসুহ বলা ছিল তথ্যিকা।

প্রয়োজনের ক্ষেত্রে উপরোজ উভর প্রকার তওরিরা বরং রস্তুল করীম (সা) থেকে প্রমাণিত রয়েছে। তিনি ব্যান মন্ত্রা ছেকে ছিলারত করে স্থানীয়ের পথে বিজেন প্রবং কাফিররা তার সন্ধানে বাপ্ত ছিল, তখন পথে এক ব্যক্তি হয়রত আঠু বকর (রা)-কে তার ক্রেন্ড জিভেন করন ঃ ইনি কে ক্রেন্ড আয়ু বকর জঙনাম ক্রেন্ড কিলেন ঃ করল যে, সাধারণ পথ প্রদর্শক বোঝানো হয়েছে। তাই সে চলে গেল। অথচ হয়রত আবু বকরের উদ্দেশ্য ছিল 'ইনি জানার ধ্যান ও জান্যান্দিক পথ প্রদর্শক।' রোহল মাজানী

এমনিভাবে হয়রত কা'ব ইবনে মালেক (রা) বলেন ঃ রুসুলুলাহ (সা)-কে জিহাদের জনা কোন দিকে যেতে হলে মদীনা থেকে বের হওয়ার সময় সেদিকে রওয়ানা হওয়ার পরিবর্তে জনাদিকে রওয়ানা হতেন, যাতে দর্শকরা স্তিক গভবাইল জানতে না সারে। এটা ছিল কর্মগত ভওরিয়া তথা সহাম।—(মুসলিম) াত কৌতুক্ত হাস্যক্ষসের ক্ষেত্রেও রসূলুরাহ (সা) থেকে তওরিরার প্রমাণ আছে।
শামারেলে ভিরমিয়ীতে প্রসিদ্ধ আছে; রসূলুরাহ (সা) একবার এক বৃদ্ধাকে দেখে কৌতুক হ হলে শ্রমজেন ে কোন বৃদ্ধা ভারতে যাবে না। বৃদ্ধা একরা ওনে হার আফ্রসেস ওকুকরলে তিনি এর ব্যাখ্যা করে বললেন ঃ বৃদ্ধানের ভারাতে ন্যাওরার অর্থ এই যে, তারা বৃদ্ধার ভারাতে যাবে না—যোড়শী যুবতী হয়ে যাবে।

্ঞানী এর ক্ষেত্রকর্তী আয়াভসমূহের মর্ম ভালসীরের সাক্ষ-সংক্ষেপেই স্থাট উর্বছে । : ঘটনার বিবরশ্বসূত্রী-আম্মিয়ায় বণিত ফুয়েছে 🎉 👵 💮 💮 💍 💍 🔆

وَقَالَ إِنِي هَبُ عِلْمُ مِعُلِمُ وَعَلَيْهِ هِ فَلَمَّا بَلَمُ مَعُهُ السَّعِي قَالَ السَّعِي وَقَالَ السَّعِي وَعَلَى السَّعِي وَقَالَ السَّعِي وَعَلَى السَّعِي وَقَالَ السَّعِي وَعَلَى السَعْقِ السَّعِي وَعَلَى السَّعِي وَعَلَى السَّعِي وَعَلَى السَّعِي وَعَلَيْ السَاعِقِ وَالْمُ السَّعِي وَعَلَى السَّعِي وَعَلَى السَّعِي وَالْمُولِي السَاعِقِ وَالْمُ السَّعِي وَعَلَى السَّعِي وَالْمُ الْمُ السَّعِي وَالْمُ السَّعِ السَّعِي وَالْمُ السَّعِي وَالْمُ السَّعِي وَالْمُ السَّعِي وَالْمُ السَّعِي وَالْمُ السَاعِقُ السَاعِ السَّعِي وَالْمُ السَّع

(১৯) সে বললঃ আদি আমার পালনকর্তার দিকে চললাম, তিরি আমাকে প্রপ্রদর্শন করবেন। (১০০) হে আমার পরওয়ারদিগার! আমাকে এক সংপুর দান কর । (১০১) সুতরাং আমি তাকে এক সহনশীল পুরের সুসংবাদ দান করলাম। (১০২) অতুপর সে যুখন পিতার সাথে চলাকেরা করার বয়সে উপনীত হল, তখন ইবরাস্থীম তাকে বললঃ বংস! আমি ছুলে দেখি যে, তোমাকে যুবহু করিছি; এখন তোমার অভিমত কি দেখ। সে বললঃ পিতঃ! আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে, তাই করেন। আলাহ চাহে তো আপনি আমাকে সবরকারী পাবেন। (১০৬) যুখন

পিতা-পুর উভরেই আনুগত্য প্রকাশ করল এবং ইবরাহীম তাকে বর্ত্তে করির জন্য শারিত করল, (১০৪) তথন আমি তাকে তেকে জলান ঃ হে ইবরাহীল, (১০৫) জুলি তো ম্বাকে সত্যে পরিগত করে দেখালে। আমি এভাবেই সংক্রীদেরকে জভিদান দিয়ে থাকি। (১০৬) নিক্তর এটা এক সুস্পত সরীদ্ধা। (১০৭) আমি ভার জন্য একিবরতি পরবর্তীদের ববেহ করার জন্য এক বহান জন্ত। (১০৮) লামি ভার জন্য এ বিষরতি পরবর্তীদের মধ্যে রেখে দিয়েছি বে, (১০১) ইবরাহীমের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক। (১১০) এমনিভাবে আমি সংক্রীদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। (১১১) রে ছিল জানার বিরাসী বান্দাদের একজন। (১১২) আমি ভাকে সুসংবাদ দিয়েছি বসহাকের, ক্র সংক্রীদের মধ্য থেকে একজন। (১১২) আমি ভাকে সুসংবাদ দিয়েছি বসহাকের, ক্র সংক্রীদের মধ্য থেকে একজন নবী। (১১৬) ভাকে এবং ইসহাককে আরি ব্রক্ত দান করেছি। জানের বংশধরদের মধ্যে কতক সংক্রী এবং ব্যক্তক নিজেদের উপর লগতে মুলুমকারী।

## তক্সীরের সার-সংক্ষেপ্

ইবরাহীম [(আ) ষশ্মন তাদের ইয়ানের ব্যাপারে নিরাশ হয়েই দেলেন, তখন ] বললেন ঃ আমি (তোমাদের কাছু থেকে হিজরত করে) আমার পুরুত্বারুদ্রিসারের (পথে কোন) দিকে চললাম। ভিনি আমাকে (ভাল ভারগার, দিকে) পথু এদর্শন করবেন। (সেয়তে তিনি সিরিয়ায় পৌছলেন এবং দোয়া করলেন ঃ) হে আমা<u>র প্রালন-</u> কর্তা, আমাকে এক সং পুত্র দান করুন। অতপর আমি তাকে এক সহনশীল পুত্রের সুসংবাদ দিলাম। (সে পুত্র জন্মপ্রহণ করন এবং কৈশোরে স্কেইছল।) অভগর নে যখন পিতার সাথে চলাফেরা করার ব্যুসে পৌছল, তথন ইর্রাহীফুর (আ) যথে দেখ-লেন যে, তিনি আলাহ্র আদেশে পুলকে যবেহ করছেন। প্রীয়া কছিছেও দেখেছেন কি না তার প্রমাণ পাওয়া বায় না। নিপ্রেছের পর তিনি একে আক্রান্ত্র আদেশ সলে করজেন। কারণ পরসম্বরগণের <u>স্থাপ্ত ওুইার পর্যারজুক্ত হরে প্রাকে।, ছিন্</u>দি**এই আদেশ**্ পালনে এতী হলেন। অভপর এ ব্যাপারে পুরের কি মৃত, ভা ছেন্ডেনেওয়া <del>অরুরী</del> বিবেচনা করে পুরকে] বললেন: বৎস, আমি বল্লে দেখেছি যে, তোমাকে (আলাহ্র আদেশে) যবেহ করছি। এখন তুমিও দেখ, তোমার অভিমত ক্রি?ংস বললু ঃ পিতঃ, (এ ব্যাপারে আমাকে জিভেস করার কি আছে। আপনি যখন আছাত্র প্র থেকে। আদিল্ট হরেছেন, তখন) আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে, (নিষিধায়) তিই কক্লন। ইনশাআলাহ আপনি জামাকে সবরকারীদের মধ্যে পাবেন। মোটকথা, যখন উভয়েই (जाजार्त जामिन) स्थान निर्मात अवर शिष्ठा श्रीहरू (श्रीवर् कर्तात जना) कार्छ করে ওইরে দিলেন, (অভপর গুলা কার্টতে উদ্যত হলেন,) তথন আমি তাকে ডেকে বললাম । হে ইবরাহীমা, (দাবাৰ) ভূমি স্বপ্নকৈ সভ্যে পরিণভ করে দেখিয়েছ। ( अवीर चारा रव जारान क्या रायहिंग, निर्द्धत नक विके छा नुत्यानुति नोगन क्रियह । এখন আর্মি আদেশ প্রত্যাহার করে নিন্দি। অভএব ভাকি ছেড়ে দাও। ইবরাহীয় পুছকে ছেড়ে দিলেন। এডাবে প্রাণ্ড রক্ষা পেল এবং তদুপরি উচ্চ মর্তবাও লাভ হল।) আমি

সংক্রমীমুর্ক্ত প্রথনিভাবে প্রভিদান দিয়ে থাকি। »(ুর্লুভাহাদেক্তপুথ ভাদেরকে দান व्यक्ति। ) तितिराहरे अहे। दिन अस्तास्या असीका, ् या औष्टि कामिन शृक्तय द्यापा क्ये বর্ণশেভনক্ষেত্রে পারে নাঞ্জিই ক্ষা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জামি পুরক্ষারও দিয়েছি 🖰 বিশ্বাহীন আছে বৈষ্কাৰ ইব্লাহীম (আ)-এর পরীক্ষা ছিল, তেমনি ইসমাসল (আ)-এর ও हिला ित्रृष्ट्यारं रत्र%: श्रृतकारतः जरनीमात्रः राजको अधिक । श्रिके विभिन्नात ( सरवर् क्यांकः ज्या १ - अक्ष व्यान असः मिनाच । । [ श्वारीय (आ) विकि स्वयं केर्नियो ] जामि ভার জন্য প্রবর্তীদের কথে 🚇 বিষয় রেখে দিয়েছি বে, ইবরাইমের প্রতি সালাম ব্যবিভ र्शिक। (रजमर्ल्लिक नार्मिक जारेश केलि निर्मेख जातारिहिंज जाताम वेता रहेन्छ।) जामि সংক্রীদের্ভ্রক এমনি প্রতিদান দিয়ে থাকি। (ভাদেরকৈ মানুষের দোয়া ও নিরাপভার সংবাদের কেন্দ্র করে দেই।) নিশ্চরই সৈ ছিল আমার স্মানদার বাদ্যাদের একজন। <del>আদি (ভার প্রতি এক অনুপ্রহ করে</del>ছি এই বে ) ভাঁকে ইসহাকের সুসংবাদ দিয়েছি। সে নবী এবং সংকর্মাদের জনাতম। আমি ইবরাহীম ও ইসহাকিকে বরকত দান कर्तिष्टि। (चित्रार्था क्षेत्र बत्रकेण क्षेट्र या, जालित वरन चूच विद्विण जांच करताह क्षेत्रर जारच वर जरेकाक अप्रजीवत जाविज् ज रहितार । जाजभत ) जाहित वरनथत्र भाषा कराज সংক্রী এবং ক্টক এমনও (রয়েছে) যারা (অপকর্ম করে) প্রকাশভাবে নিজেদের कर्णि केलि वाप्त् ।

## জানুৰক্তিক ভাতব্য বিষয় 🕬 🦈

region is here.

পুঁর কোরবানীর ঘটনা । আলোচ্য আরাতসমূহে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পবিল জীবনালেখোর বিতীয় ওকড়পূর্ণ ঘটনা উল্লেখ করা হরেছে। এতে হযরত ইবরাহীম (আ) আলাহ্র জন্য তার একমাল পুলের কোরবানী পেশ করেছিলেন। ঘটনার মৌলিক বিধরবর্তী তক্ষসীরের সার-সংক্রেপে কুটে উঠেছে। এখানে কতক ঐতিহাসিক বিশ্বরী আরাতসমূহের ভক্ষসীরে বর্ণনা করা হচ্ছে।

## क्रिकारीय (जा) वनानन : जामि एज

আমার পর্ত্যারদিগারের দিকে চরলাম। দেশবাসীর ভরক থেকে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়েই ভিনি একথা বলেছিলেন। সেখানে তাঁর ভাগিনেয় লূভ (আ) বাজীত কেউ তাঁর কথার বিশ্বাস শ্বাপন করেনি। পর্ত্যারদিগারের দিকে চলে যাওয়ার অর্থ এই মে, দাকল-কুফর পরিত্যাগ করে আমার পর্ত্যারদিশার যেখানে আনেশ করেন, সেখানে চলে যাব। সেখানে আমি তাঁর ইবাদেভ করতে গারব। মেয়তে ভিনি পদী সারা ও ভাগিনেয় হয়রত লুভকে সাথে নিয়ে গেলেন এবং ইরাকের বিভিন্ন অঞ্চল অভিক্রম করে অবশেষে সিরিয়ায় স্থেছিলেন। এ পর্যত্ত হয়রত ইবরাহীম (আ)-এর কোন সভান জন্মগ্রহণ করেনি। তাই তিনি পরব্তী আয়াতে ব্রিভ দোয়া ক্রেলেন।

رب هب لی من الما (अत्रक्षात्रक्षात्र, खामारक এक সংগ্র দান কর।) তার এ দোয়া কবুল হয় এবং জালাহ ভাজালা তাকে এক প্রের সুসংবাদ দেন।

দিলাম।) 'সহনশীল' বলে ইনিত করা হয়েছে যে, এ নবজাত তার জীবনে সমর, থৈর্ম ও সহনশীলার এমন পরাকার্চা প্রদর্শন করবে, যার দৃশ্টান্ত দুনিয়ায় কেউ পেশ করতে পারবে না। এ পুরের জন্মান্তের ঘটনা এই: হমরত সারা যথন দেখলেন যে তার গতে কোন সভান হছে না তখন তিনি নিজেকে বজাা মনে করে নিজেন। এদিকে মিসরের সমাট ফিরাউন তার হাজেরা নাখনী কন্যাকে হমরত সারার খিদমতের জন্য দান করেছিলেন। হমরত সারা হাজেরাকে হমরত ইবরাহীম (আ)—এর খিদমতের জন্য দিয়ে দিজেন। অভপর তিনি তাকে পরিণয় সুত্তে আবদ্ধ করে নিজেন। এ হাজেরার পর্তেই এ পুর জন্মহণ করে। হমরত ইবরাহীম (আ) তার নাম রাখেন ইসমাট্রল।

خلماً بلغ مع السعى قال يا بنى إنى المهام أنى المنام أنى الربحك

— অভুপর বখন পূল পিতার সাথে চলাফেরা করার মত বয়সে উপনীত হল, তখন ইবরাহীম (আ) বললেন ঃ বৎস, আমি লগে দেলি যে, ভোমাকে মবেই কর্ছি। ] কোন কোন রেওয়ারেত থেকে জানা যায় যে, এই লগ হযরত ইবরাহীম (আ)-কে উপর্পরি ভিন দিন দেখানো হয়।— (কুরতুরী) একখা খীকৃত সতা যে, পরসম্বর্গণের খগও ওতীই হয়ে থাকে। তাই এ মগের অর্থ ছিল এই যে, আলাহ তা আলার পক্ষ থেকে ইবরাহীম (আ)-এর প্রতি একমাল পূলকে যবেহ করার হকুম করা হয়েছে। এ হকুমার্চ সরাসরি কোন ছেরেশভার মাধ্যমেও নাবিল করা লেত, কিল অরে দেখানোর তাৎপর্য হয়রত ইবরাহীম (আ)-এর আনুগতা পূর্ণ মালায় প্রকাশ পাওরা। বল্পের কাল্ডেও প্রদত্ত আদেশে মানব মনের পক্ষে ভিন্ন অর্থ করার যথেক্ট অবকাশ ছিল। কিন্ত ইবরাহীম (আ) জিল অর্থর পথ জারজ্বন করার যথেক্ট অবকাশ ছিল। কিন্ত ইবরাহীম (আ) জিল অর্থর পথ জারজ্বন করার পরিবর্তে আলাক্ষ্ম আইব্বের সামনে মাথা নত করে দেন।— (তক্ষসীরে করীর)

এছাড়া এখানে আলাহ ভা আলার প্রকৃত লক্ষ্য হযরত ইস্মাট্র (আ)-কে ব্রেক্
করা ছিল না এবং ইবরাহীম (আ)-কেও এ আদেশ দেওলা ছিল না যে, প্রাণপ্রতিম
পুরকেই যবেহ করার সমন্ত আয়োজন সমাশ্ত করে যবেহ করতে উদ্যাত হয়ে রাও।
বন্ধত এ নির্দেশ সরাসরি মৌধিক দেওলা হলে তাতে গরীকা হতো না। তাই তাঁকে
ছগে দেখানো হয়েছে যে, তিনি পুরকে যবেহ করেছেন। এতে হবরত ইবরাহীম (আ)

বুৰে নিজেন যে, যবেহ্ করার নির্দেশ হয়েছে এবং তিনি যবেহ করতে পুরোপুরি প্রস্তৃতি গ্রহণ করলেন। এভাবে পরীক্ষাও পূর্ণতা লাভ করল এবং ৰগ্নও সত্যে পরিপত হল। অথচ মৌখিক আদেশের মাধ্যমে হলে তাতে পরীক্ষা হত না। অথবা পরে রহিত্ত করতে হত। এ বিষয়টি কত যে ভীষণ পরীক্ষা সেদিকে ইলিত করার জন্য এখানে করাতে হত। এ বিষয়টি কত যে ভীষণ পরীক্ষা সেদিকে ইলিত করার জন্য এখানে করালের ভিন্তি করার পর প্রাভ্তার সংমুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ অনেক কামনাবাসনা ও দোরা স্থাখনার পর পাওয়া এই প্রাণশ্রতিম পূর্তিক কোরবানী করার নির্দেশ এমন সময় দেওয়া হয়েছিল, যখন পূর্ত্ত প্রতির সাথে চলাকেরার যোগ্য হয়ে গিয়েছিল এবং লালনেল দৌর্ঘ কল্ট সহ্য করার পর এখন সময় এসেছিল যে, সে পিতার বাছবল হয়ে আপুদে-বিপদে তার পার্মে দাঁড়াবে। তকসীরবিদেগণ লিখেছেন যে, সে সময় হয়রত ইসমালল (আ)-এর বয়স ছিল তের বছর। কেউ কেউ বলেন যে, তিনি সাবালক হয়ে গিয়েছিলেন।—( মামহারী)

ইবরাহীম (জা) একথা হ্যরত ইসমাসলকে এজনা জিডেস করেননি যে, তিনি আলাহর নির্দেশ পালনে কোনরূপ সন্দিশ্ধ ছিলেন। বরং প্রথমত তিনি পুজের পরীক্ষাও নিতে চেরেছিলেন যে, এ পরীক্ষার সে কতস্র উত্তীর্ণ হয়? বিতীয়ত পরসম্বরণণের চিরন্তন কর্মগছার বেই যে, তাঁরা আলাহর আদেশ পালমের জন্য সর্বদা প্রন্তত থাকেন, কিন্তু আনুগতোর জনা সর্বদা উপযোগীও মধাসভ্তর সহজ পথ অবজ্বন করেন। যদি ইবরাহীম (জা) পূর্বাহেশ কিছু না বলেই পুরুকে যবেহ করতে উদাত হতেন, তবে বিষয়ার্টি উভ্রের প্রেট কঠিন হয়ে যেতে পারত। তিনি পরামর্শের ভঙ্গিতে ব্যাপারটি উল্লেখ করলেন, যাতে পুরু পূর্ব থেকেই আলাহ্র নির্দেশের কথা জেনে যবেহ হওয়ার কল্ট সহ্য করার জনা প্রন্তত হতে পারে। এছাড়া পুরের মনে কোনরূপ বিধা-দেশ্ব সৃপ্তি হলেও ভাকে বুলিরে-শুনিরে সম্মত করা যাবে।—( রাহল মা'জানী, ব্রানুর কোরজান)

ে এতিকিজনলৈ পুরও ছিলেন গ্রানীলুরাত্রতি পুরা এবং বরং ভাবী পর্গন্তর। তিনি জাওরাক দিয়েনঃ

া বিষ্ণা ক্রিয়া করেছে। তা বিষ্ণা ক্রিয়া করেছে। তা

সেরে ফেলুন।) এতে হ্যরত ইস্মাইল (আ)-এর অতুলনীয় বিনয় ও আছনিবেদনের পরিচয় তো পাওরা যায়ই, তদুপরি একথাও প্রতীয়মান হয় যে, এহেন কচি বয়সেই আছাই তা আলা তাকে কি পরিমাণ মেধা ও ভান দান করেছিলেন। হয়রত ইবরাহীম (আ) তার সামনে আছাহ্র কোন নির্দেশের বরাত দেননি—বরং একটি য়গ্নের কথা বলেছিলেন মার। কিন্তু ইস্মাইল (আ) বুঝে নিলেন যে, পয়গম্বগণের স্থাও ওহী হয়ে থাকে। কাজেই এ স্থাও প্রকৃতপক্ষে আলাহ্র একটি নির্দেশ। অত্পর তিনি

**ष्ट्रभावतः वरश्चरः ऋतिवर्ष्ट अवर्णनावः कथा वक्रस्य**न्।

অগঠিত ওহাঁর প্রমাণ ঃ এতেই হাদীস অধীকারকারীদের বঙান হয়ে যায়, যারা তিলাওয়াত করা হয় না এমন ওহাঁর অভিত খীকার করে না এবং বলে যে, ওহাঁ এক-মার ভাই, যা আসমানী প্রছে অবতীর্ণ হয়। এহাড়া ওহাঁর জন্য কোন প্রকার বিদ্যমান নেই। উপরোক্ত ঘটনা থেকে ভাদের এ বক্তব্যের অসারতা প্রমাণিত হয়। আপনি ক্রুড়া করে থাকবেন যে, ইবরাহীম (আ)-কে পুর কোরবানীর নির্দেশ হলের মাধ্যমে দেওয়া হয়েছিল। হযরত ইসমাসল (আ) পরিকার ভাষায় একে আলাহ্র নির্দেশ বলে আখ্যায়িত করেছেন। যদি অপঠিত ওহাঁর অভিত্রই না থাকবে, তবে ঐ নির্দেশটি কোন্ আসমানী প্রছে অবতীর্ণ হয়েছিল?

ইবরত ইসমালন (আ) নিজের গল্প থেকে সিন্তাকে এ জালাসত দিলেন থে,

ত্রি বি নি তি তি তি তি ইন্সাজালাই আরাহি আরাহে
সবরকারীদের মধ্যে পাবেন। এ বাকে হবরত ইসমালল (আ)-এর চুড়ার্ড আদব ও
বিনার লক্ষ্য কল্পন। প্রথমত তিনি ইন্সাজালাই বলে ব্যাপারটি আলাহর কাছে
সমর্পণ করেছেন এবং এ ওয়াদায় দাবির যে বাহ্যিক আকার ছিল, তা খতম করে
দিলেন। বিতীয়ত তিনি একথাও বলতে পারতেন, 'ইন্সাজালাই আগনি আমাকে
সবরকারী পাবেন', কিন্তু এর পরিবর্তে তিনি বললেন, 'সবরকারীদের মধ্যে পাবেন।'
এতে ইন্সিত করা হয়েছে যে, এ সবর ও সহন্সীলতা একা আমারই কৃতিছ নয়; বরং
দ্বনিয়াতে আরুও বহু সবরকারী হয়েছে। ইন্সাজালাই আমিও ভাদের মধ্যে শাহিল
হয়ে যাব। এলাবে তিনি উপরোক্ত বাকে) অহংকার, আমগ্রীতি ও অহংকার ক্রমগলাইক পর্যন্ত খতম করে দিয়ে চুড়ান্ত পর্যায়ের বিনয় ও বশাতা প্রকাশ করেছেন।

— (রহল মা'আনী) এর দারা এ শিক্ষা পাওয়া যায় যে, মানুষ কোন ব্যাপারে
নিজের উপর যত আন্তবিশ্বাসই পোষণ করুকি না কৈন, গর্ব ও অহংকার প্রকাশ পরিত্ত
ক্রমান ক্রমান এমন হওয়া চাই যে, নিজের পরিবর্তে অল্পিন্স উপরীও
প্রকাশ ভর্মা
প্রকাশ বায়ার ক্রমান্তবি বিনয় ও নম্লাতা প্রকাশ তরিলা
প্রকাশ বায়ার ক্রমান্তবি বিনয় ও নম্লাতা পরিবর্তে অল্পিন্স উপরীত ভর্মা
প্রকাশ বায়ার ক্রমান্তবি বিনয় ও নম্লাতা পরিত্রতে অল্পিন্স উপরীত ভর্মান
প্রকাশ বায়ার ক্রমান্তবি বিনয় ও নম্লাতা পরিত্রতে অল্পিন্স উপরীত ভ্রমান
প্রকাশ বায়ার ক্রমান্তবি বিনয় ও নম্লাতা পরিত্রতে অল্পিন্স উপরীত ভ্রমান্তবি বায়ার বায়

নত হওৱা, অনুগত হওৱা ও বশীভূত হওৱা। ই উন্দেশ্য এই যে, তাঁরা যখন ভারাইর নিচাপের সামনে দত হয়ে পিতা-পুরুষে যথেহা করতে এবং পুরা মাবেহাইতে সম্পত্ত হার্লি। এরগর কি হল, তা এখানে উল্লেখ করা হয়নি। এতেইনিত আহৈ যে, পিতা-পুরুষ এই আছা নিবেদনমূলক কার্যক্ষা এখন বিস্কারকর ও অভাবিত হিল, বা ভার্যার প্রকাশ করা যায় না।

ইতিহাস ও তফসীরভিডিক কোন কোন রেওয়ায়েভ তথকে জানী যায় যে, শর্মডান তিনবার হ্যব্রত ইবরাহীম (আ)-কে প্রতারিত করার চেট্টা করে এবং ইবরাহীম (আ) প্রত্যেক বার্ট্ট তাকে সাভটি কংকর নিক্ষেপের মাধ্যমে তাড়িয়ে দেন। অদ্যাব্ধি এই প্রশংসনীয় কাজের স্মৃতি মীনায় তিনবার কংকর নিক্লেপের যাধ্যমে উদ্যাপন কুরা হয়। অবশেষে পিতা-পুর উভয়েই যখন এই অভিনব ইবাদত উদ্যাপন করার উদ্দেশ্য किंद्रियानप्रीटि लिक्तिन, जयन रेजमाजन (आ) प्रिकृतिक यनतनः प्रिजः, आमोर्क পুর শক্ত করে বেঁটে নিন, যাতে আমি বেশি ছটকট করতে না পারি। আপনার পরিধৈয় বিত্রও সমিলে নিন, যাতে আমার রজের ছিটা ভাতে না পড়ে। এতে আমার সওয়বি দ্রাস সৈতে পারে। এছাড়া রক্ত দেখলে আমার মা অধিক ব্যাকুল হবেন। আপনার ছুরিটিও ধার দিয়ে নিন এবং তা আমার গলায় দুত চলিবিন যাতে জীমার প্রাণ সহজে বের হয়ে সাম। কারণ, মৃত্যু রুজ কঠিন ব্যাপার। জাগনি আমার মায়ের কাছে পৌছে আমার সালাম বলবেন। যদি আমার জামা ঢার কাছে নিয়ে যেতে চানু, তবে নিয়ে বীবেন। ইয়টো এতি তিনি কিছুটা সাম্মনা পাবেন। একমান পুরের মুখে এসব কথা প্তনে প্রিতার মানসিক অবহা যে কি হতে পারে, তা সহজেই অনুমের। কিন্তু হয়রত ইবরাহীর (জা) দৃচতার অটল পাহাড় হরে জওয়াব নিলেনঃ বৎস্কু আলাহুর নির্দেশ পুজুন করার জনা তুমি জামার চমুৎকার সহায়ক হয়েছ। অতপ্র তিনি পুলকে চুঘন করনেন এবং অশুনপূর্ণ নেছে তাকে বেঁধে নিলেন।

ত্রিক্তির প্রতি প্রতি তাকে উপুড় করে মাটিতে ওইরে দিলেন।) হয়রত ইবলৈ আকাস (রা)-এর এই অর্থ করেন হে, তাকে কাত করে এমনভাবে ওইরে দিলেন বাতে কগালের একদিক ঘাটি লগল করেছিল। (মাযহারী) আডিথানিক দিক দিরে এ তক্ষ্মীরই অপ্রগণ। কারণ আরবী ভাষার তালিই কগালের দুই পার্য কেবল হয়। কগালের মধাছলকে বলা হয় ইবলৈ এ কারণেই হয়রত খানড়ী (র) এর অনুবাদ করেছেন বালুর উপর ভইরে দিলেন।" কিব অন্যান্য কোন কোন তক্ষমীরবিদ এর অর্থ করেছেন বালুর উপর ভইরে দিলেন।" কিব অন্যান্য কোন কোন তক্ষমীরবিদ রেওরারেতে এভাবে শোরানার কারণ এই বলিভ হয়েছে যে, ওকতে ইবরাহীম (আ) তাকে সোজা করে ওইরে দিলেন, কিব বারবার ছুরি চালানো সত্ত্বেও গলা কাটছিল না। ক্রেন্স, আলাই তাজালানভীয় কুদরতে পিতলের একটি ইকরা মাজধানে অন্তরায় করে দিরেনা। তাক পুছ নিজেই আকাসার করে বললেন পিতঃ, আমাহক কাত করেওইরে দিন। করিব, আমার মু খম্বত দেখে আপনার মধ্যে গৈতক রেহ উথকে উঠে। করে গলা পূর্ণরাধে কাটা কয় নাক্ষ জাতা ছুরি দেখে আলিও ঘাষড়ে যাই। সেনতে হয়রত ইরেনেইন (লা) তাকে এভাবে ওইরে দিনেন এবং ছুরি চালানে লাগকেন।—(মাহডারী)

वाचि छात्क एउटक) وَ نَا دَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْراً هِيْمُ قَدْ صَدَّ قَتَ الرَّؤْيَا

নজাৰ : ফেইব্রাহীম তুকি ৰথকে সভো নারিণত করে দেখিরেছা )ু অর্থাৎ আলাহ্র আদেশ প্রান্তাল ভাষার যা জরণীয় হিল্প ভার্ভে সভি: নিজের পক্ষাধেকে কোন সুটি রাখনি। ( বরেও সঙ্গবভাঞ্জ বিবয়টি দেখানো হয়েছিল বেচ্ছবিরাহীম (জা) ধবেহ ্করীর জন্য নাম্ভির স্থার ছুরি চারাছেন) এখন এই পরীকা পূর্ণ হয়ে গেছে। তাই कारण तहाय संस्था 3130

्जामि बाँहि वामारमद्भाव अपनि शिष्टमान (जामि वाँहि वामारमद्भाव अपनि शिष्टमान দিয়ে খুকি।) অর্থাৎ আদ্মাহর কোন বান্দা ষ্থন আদ্মাহর আদেশের সামনে নডশির হয়ে নিজের সমন্ত ভাবাবেগকে কোরবান করতে উদাত হয়ে যায়, তখন আমি পরিশেষে ভাষক পাৰিব কল্ট থেকেও বাঁচিয়ে রাখি এবং পরকালের সওয়াবও তাঁর আমলনীমায় किष्य प्राये।

وندينا لا بذبع (जािय शतर कतात जात अक मरान जींव বিদ্যু বিনিমর্মে দিলাম।) বণিত আছে যে, হয়রত ইবরাহীম (আ) উপরোজ গায়েবী অভিনাৰ তনে উপরের দিকে তাকালে ইবরত জিবরাসলকে একটি ভেড়া নিয়ে দণ্ডায়মান দেশতে পেলেন। কোন কোনরেওয়ায়েতে আছে যে, এটা ছিল সে ভেড়া বাহুবরত আদম (আ)-এর পুর হাবীল কোরবানী করেছিলেন।

নোট্কুথা, এ ভালাতী জেড়া হ্যরত ইবরাহীম (আ)-কে দেওরা হলে তিনি আঁলাহ্র নির্দেশক্রমে পুরের পরিবর্তে সেটি কোরবানী করলেন। একে প্রেটিট (মহান) বলার কারণ এই যে, এটি আলাহ র পক্ষ থেকে এসেছিল এবং এর কোরবানী কবুল হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ ছিল না !— ( মাষহারী ) 294

**ब्लान बानी रेजमामेल (या) राज्ञहिलान, नो रेजराक (या)?: अवसी मिरा** ্টুগুরোক আয়াতসমূহের তফ্সীর করা হয়েছে যে, ইবরাহীম (আ) যে পুরকে মবেহ ুকরার জন্ম আদিন্ট হয়েছিলেন, সে পুর ছিলেন ইসমাসল (আ)। নিত প্রকৃতপঁকে এ্রাপারে ভুক্তমী<u>র</u>বিদ**্রও ইতিহাসরিদদের মধ্যে ভীষণ মজিনৈকা পরিজ**ক্ষিত হয়। হয়রত ট্রমর, জালী, জালদুলাহ ইবনে মসউদ, ভাব্যাস, ইবনে আব্বাসং ক্রাণ্ড আহবরে, সাষ্ট্রদ ইবনে জুবায়ের, কাভাদাহ, স্বসক্লক, ইকরিমা, জাভা, মুকাভিল, যুইনী, সুনী প্রমুখ সাহারী, তাবেমী ও তফ্সীরনিদ থেকে বণিত আছে যে, সে পুরু ছিলেন ইস্টাক (আ)। এর বিপরীতে হযরত আলী, ইবনে আব্বাস, ভাবপুরাহ ইবনে উম্র, আবু হরায়রা, আৰু তোফায়েল, সাসদ ইবনে মুসাইমািৰ, সাসদ ইবনে জুবায়ের, হাসান বসরী, মুজাহিল, उमेर देवरन जावपूर जाजीज, ना'र्वी मूरान्मम देवरन का'र १ अना वह जावसी स्थान বাণিত আছে যে, সে পুর ছিলেন হযরত ইসমাসল (আ)। englighed and a comparison to the school and the second

**८९** अपूर्ण प्रतिहरू

পরবর্তী তফ্রসীরবিদগণের মধ্যে ইবনে জারীর প্রথম উজিকে অপ্রাধিকার দিরেছেন প্রবং ইবনে কাসীর প্রমুখ বিতীয় উজি অবলঘন করে প্রথম উজির কর্ষ্টেরডার্মে খণ্ডন করেছেন। এখানে উজয় পজের প্রমাণাদি সম্পর্কে বিভারিত আলোচনা সভব<sup>া</sup> শহ। প্রতদসব্বেও কোরজান পাকের বর্ণনা পছতি এবং রেওয়ায়েতসমূর্চের বিদিঠতার ভিত্তিতে এটাই অগ্রগণা বলে মনে হয় যে, হয়রত ইবরাহীম (আ) পুত্র ইসমাসককে কোর্বানী করার জনা আদিল্ট হয়েছিলেন। এর পজে মুক্তি প্রমাণ নিম্নরাপঃ

- 5. কোরজান পাক পুছ কোরবানীর জাগাগোড়া ঘটনা বর্ণনা করার পর বলেছে ঃ
  ﴿ الْحَالَ الْحَالُ الْحَالَ الْحَالُ الْحَالَ الْحَلْكُ الْحَلَى الْحَالَ الْحَلَى الْح
- ২. হযরত ইসহাক (আ)-এর সুসংবাদে আরও উল্লিখিত আছে যে, তিনি নরী হবেন। অন্য আয়াতে বণিত সুসংবাদে একথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, জাঁর আইবনে হয়রত ইয়াকুব (আ) জন্মহণ করবেন। আয়াতটি এই : وَالْمُسْرُنَا هَا الْمُسْرُنَا هَا الْمُسْرُنَا هَا الْمُسْرُنَا هَا الْمُسْرُنَا هَا الْمُسْرُنَا هَا الْمُسْرُنَا هَا اللهِ الْمُسْرُنَا هَا اللهِ الْمُسْرُنَا هَا اللهِ ال

- وَمِنْ وَ رَاءٍ إِسْكَا لَ يَعْتَوُ بِ - وَمِنْ وَرَاءٍ إِسْكَا لَى يَعْتَوُ بِ

জীবিত থাকবেন এবং সন্তানের গিতা হবেন। এমতাবদায় তাঁকেই শৈশবে যবেহ করার আদেশ দেওয়া কিরাপে সভবপর ছিল? যদি তাঁকেই শৈশবে নবুয়ত লাজের পূর্বে যবেহ করার নির্দেশ দেওয়া হত, তবে ইবরাহীম (আ) বিলক্ষণ বুঝে নিতেন যে, তাকে তো এজনও নবুয়তের দায়িত গ্রহণ করার তার মৃত্যু হতে পায়রে না। বলা বাহল্যা, এমতাবদায় এটা কোন পরীকা হত না এবং এটা সম্পাদন করে হয়য়ত ইবরাহীমও কোন প্রশংসার যোগ্য হতেন না। পরীকা কেবল তখনই সভব ছিল, যখন ইবরাহীম (আ) একথা প্রোপ্রি বুঝতের যে, তাঁর পুর মবেহ কয়লে মারা যাবে, এরপর তিনি ইবিহ কয়তে উদ্যাত হছেন। হয়রত ইসমাসল (আ) এর ব্যাপারেই একথা পুরোপ্রি প্রযোজ্য। কার্প, আলাক্ ভাগোলা পূর্বে তাঁর জীবিত থাকার ও নবী হওয়ার ভবিষাবাণী করেন নি

৩. কোরআন পাকের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, যে পুছকে যরেই করার হকুম দেওয়া ইয়েছিল, তিনি ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রথম সভান। কারণ, তিনি দেশ থেকে হিজরত করার সময় এক পুছের দেয়ি করেছিলেন। এ দেয়ারই জওয়াবে সুসংবাদ দেওয়া হয় যে, তার পৃহে, এক সহনশীল পুছ জন্মপ্রহণ করবে। অতপর এই পুছ সম্পর্কেই বলা হয়েছে যে, সে যখন পিতার সাথে চলাফেরা করার বরসে

উপনীত হল, তখন তাকে যবেহ্ করার নির্দেশ হল। সুতরাং ঘটনার খোরাবাহিকতার প্রতীয়মান হচ্ছে যে, সে পুত্র ছিলেন হ্যরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রথম স্ভান। এদিকে এটা সর্বসম্মত যে, হ্যরত ইবরাহীম (আ)-এর হ্যরত ইসমাস্তরই ছিলেন প্রথম পুত্র এবং হ্যুরত ইসহাক ছিলেন তার দিতীয় পুত্র। সুতরাং সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে, ইয়রত ইসমাস্তকেই যবেহ্ করার হকুম হয়েছিল।

৪. এটাও প্রায় নির্ধারিত যে, পুর-কোরবানীর এ মটনা মরা যোকাররমার নিকটবতী এলাকার সংঘটিত হয়েছে। এ কারণেই আরহদের অধ্য সর্বদা হজের সমর কোরবানী করার প্রথা প্রচলিত রয়েছে। এছাড়া হয়রত ইবরারীম (আ)-এর পুরের বিনিমরে যে ডেড়া জারাত থেকে প্রেরিভ হয়েছিল, তার লিং বহু বছর পর্যন্ত কা'বা পুহের অভ্যন্তরে বুরানো ছিল। ইবনে কাসীর এর সমর্থনে একাধিক রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন এবং আমের লা'বীর এ উজিও বর্ণনা করেছেন যে, 'আমি কা'বা গৃহে এই ডেড়ার লিং বচক্ষে দেখেছি।' হয়রত সুফিয়ান বলেন ঃ এই ডেড়ার লিং অনবরত কা'বার বুলানো ছিল। হাজাল ইবনে ইউসুফের আমলে বছন কা'বা গৃহে অগ্নিকাও সংঘটিত হয়ে তথ্য এই লিং ডল্মীছূত হয়ে যায়। এখন বলাবাহলা যে, মছায় হয়রত ইসমানীল (আ) বাস করেছিলেন হুয়রত ইসহাক (আ) নয়। ভাই এটাজুল্পত যে, মরেছ করার ছকুম হয়রত ইসমানীলের সাথে জড়িত ছিল—হয়রত ইসহাকের সাথে নয়।

এখন ষেসৰ রেওরায়েতে আছে যে, বিভিন্ন সাহাবী ও তার্বেয়ী ষবেহ্ করার আদেশ হয়য়ত ইসহাকের সাথে সম্পর্ক করেছেন, সেওলো সম্পর্কে ইবনে কাসীর লিখেন ঃ

আলাই তা'আলাই ভাল জানেন, কিন্তু বাহাত মনে হয়, এসব উল্লি কা'ব আহবার থেকে গৃহীত হয়েছে। কারণ, তিনি হয়রত উমর (রা)-এল খিলাফডুকালে ইস্লাম গ্রহণ করে হয়রত উমর (রা)-কে তার প্রাচীন গ্রহাদির বিষয়বন্ত ওনাতে ওক করেন। মাঝে মাঝে খলীফা প্রার কথাবার্তা মনোযোগ দিয়ে ওনতেন। এতে অনারাও সুযোগ পার এবং ভারাও তার রেওয়ায়েত ভনে ভা বর্ণনা করতে ওক করে। এসব রেওয়ায়েতে সতঃ মিখা সব বিষয়ই অন্তর্ভুক্ত খাকত। মুসলিম উল্মতের এসব কথাবার্তার মধ্য থেকে একটি অক্সরেরও প্রয়োজন নেই।

ইবনে কাসীরের উপরোজ রজবা খুবই যুজিযুজ বলে মনে হয়। কারণ, হ্যরত ইসহাককে যবেহ্র আদেশের সাথে জড়িত করার বিষয়টি ইসরাইট্রী রেওয়ায়েতের উপরই ডিডিশীল। এ কারণেই 'ইহদী ও খুস্টান সম্প্রদায় হযরত ইস্মাইলের পরিবর্তে হ্যরত ইসহাককে যবিহ্ করার আদেশের সাথে জড়িত করে। বর্তমান বাইবেলে ঘটনাটি এজাবে বণিত হয়েছে ঃ

্বা এমুব বিষয়ের পর খোদা আরাহামের পরীকা নিজেন এবং ভাকে ব্যক্তের ঃ হে আরাহাম, তিনি বল্লেন, শ্লামি উপস্থিত আছি। তখন খোদা বল্লেনের ভূমি ভোমার একমার ও আদরের পুর ইসহাককে সাথে নিয়ে সুরিয়া দেশে যাও এবং সেঘানে আফি যে গাহাড়ের কথা বল্ম, সেই পাহাড়ে ডাকে কোরবানীর জন্য পেশ করে। ( জন্ম ২২,১ ও ২)

এতে যবেহ করার ঘটনাকৈ হযরত ইসহাকের সাথে সংযুক্ত করা হয়ৈছে। কিন্তু বিবেকের দৃতিটতে দেখলে এবং তথ্যানুসভান করলে পরিভার বোঝা যায় যে, এখানে ইছদীরা ভাদের ঐতিহাগত বিষেষকৈ কাজে লাগিয়ে ভওরাতের শব্দ পরিবর্তম করে দিয়েছে। কারণ, জন্ম অখ্যায়ের উপরোক্ত বাক্যাবলীতেই 'তোমার একমার পূর' কথাটি বাজ করছে যে, কোরবামীর হকুমের সাথে জড়িত পুর হযরত ইবরাহীমের একমার পূর ছিল। এ অধ্যায়ই অভপর ভারও বিধিত আছে ঃ

"তুমি ভোমার একমান পুরকেও আমার জন্য উৎসর্গ করতে বিধা করনি" (জন্ম ২২, ১২)

এ বাকোও স্পত্ট বলা হয়েছে যে, সে পুত্র ছিল হয়য়ত ইবরাহীম (আ)-এর একমার পুত্র। এদিকে এটা সর্বসন্মত যে, হয়রত ইসহাক তার একমার পুত্র ছিলেন না। একমার পুত্র হারত ইসমাসলই ছিলেন। তার অধ্যায়ের অন্যান্ত বাকাবিলী এর পক্ষে সাক্ষা-বহন করে যে, হয়রত ইসমাসলের ভার হ্যারত ইসহাকের পূর্বে ইরেছিল। দেখুন ঃ

"এবং জারাবাদের বী সারার লোন স্থান স্থান স্থান সারার নাজনা নাজনা এক মিসরীয় বাঁদী ছিল। জারাহাম হাজেরার লাছে গেল এবং সে গর্ডবৃদ্ধী হল্প বোদা-ওয়ান্দের ফেরেশতা তাকে বললঃ তুমি গর্ডবৃতী, তোমার পুর হবে। তার নাম রাখবে ইসমাসল। যখন হাজেরার গর্ভে অারাহামের পুর ইসমাসল জন্মগ্রহণ করল, তখন জারাহাখের বয়স ছিল ছিয়ালি বছর।" (জন্ম-১৬-১ ৪, ১০, ১৬)

1. 16

এর পরবর্তী অধ্যায়ে আছে ঃ

"এবং শ্রোদা আরাহামকে ব্যক্ত । তোমার স্ত্রী সারার পর্ড থেকেও তোমাকে এক প্র্রু দান করব। তথন আরাহাম নতনির হয়ে হৈছে মনে মনে মনে বলল । শত বহরের বৃদ্ধের উরসেও সভান হবে? আর নকাই বহরের সারার গর্ভেও সভান হবে? আরাহাম আলাহ্রেক বলল । আহা, ইসমাসল তোমার সকাশে জীবিত থাকুক। তথন আলাহ্ বললেন । নিশ্চরই তোমার উরসে সারার পূল হবে। তার নাম রাখবে ইসহাক।" (জন্ম ১৭, ১৫—২০) এর পর হয়রত ইসহাকের জন্মের আলোচনা করে বলা হয়েছে।

"এবং যখন তার পুত্র ইসহাক জন্মগ্রহণ করল, তখন আব্রাহামের ব্যুস ছিল শন্ত বছর।" (জন্ম ২১-৫)

উপরোজ বজব্য থেকে পরিক্ষার বোঝা যায় যে, হষরত ইসহাক হষরত ইসমাসল জন্মেন্দ্রী চৌদ্দ বছরের ছেটি ছিলেন। এই চৌদ্দ বছর ইসমাসল হ্যরত ইবরাহীম (আ)– এর একমান পুন্ধ ছিলেন। এর বিপরীতে হ্যরত ইসহাক কোন দিনই পিতার একমান সভান ছিলেদ<sup>্</sup>না। এরপর জন্মছের ২২তম অধ্যায়ে পুর কোরবানীরা:আলোচনার 'একমার' শব্দটি পরিফার সাক্ষ্য দের যে, ইসমাসলই একমার পুর এবং কোন ইহদী হয়তো এর সাথে 'ইসহাক' শব্দটি ভুড়ে দিয়ে থাকবে আর এই ভুড়ে দেওরার একমার কারণ হক্ষে ইসমাসল বংশের পরিবর্তে ইসহাক বংশের শ্রেটছ প্রতিপর করা।

্ত এত ছাড়া বাইরেলের জন্মগ্রহের যে জারগায় হযরত ইবরাহীম (আ)-কে ইসহাক সম্পর্কে মুসংবাদ দেওয়া হয়েছে,সেখানে ভারও বলা হয়েছেঃ

"নিশ্চিত্তই জামি তাকে (ইসহাক্ষ্যিক) বরকত দেব—তার বংশে জনেক সন্দুনারের জামির্ভাব হবে।" (জন্ম ১৭, ১৬)

বলাবাহল্য, যে পুর সম্পর্কে জন্মের পূর্বেই সুসংবাদ দেওয়া হরেছে যে, ভার বংশে জনেক সম্পুদারের আবির্ভাব হবে, ভাকে কোরবানী করার হকুম কিরাপে দেওয়া যেতে পারে ? এ থেকেও জানা যায় যে, কোরবানীর হকুম হয়রত ইসহাকের সাথে নয় ইসমাসলের সাথেই সম্পুত হিল

বাইবেলের উপরোজ উদ্ভিসমূহ দেখার পর ইবনে কাসীরের নিজেনাজ অভিযত যে কত নিজুলি তা সহজেই অনুমান করা যায়ঃ

"ইহদীদৈর পৰিছ প্রস্মৃহে ৰাণিত আছে যে, ইসমান্ত (আ)-এর জান্তর সমর হয়ত ইবরাহীম (আ)-এর বর্ম ছিল ছিয়ালি বছর এবং হয়ত ইসহাকের জানের সমর তাঁর বর্ম ছিল পূর্ণ একল বছর। এসব প্রস্কে আরও বলা হয়েছে যে, আরাহ্ তাংআলা হয়রত ইবরাহীম (আ)-কে তাঁর একমার পূর যবেহ করার হকুম দিরেছিলেন। কোন কোন প্রস্কে 'একমার' শান্তর পরিবর্তে 'প্রথম' শব্দও উল্লিখিত আছে। সূত্রাং ইহদীরা এখানে নিজেদের করুম থেকে দুর্ভিস্কিন্দুরুকভাবে 'ইসহাক' শব্দিটি ভূড়ে দিরেছে। একে বিশুদ্ধ বলার কোন বৈখতা নেই। কেননা, এটা অরং তাদের প্রস্কাদির বর্ণনারও বিপক্ষে। এই ভূড়ে দেওয়ার কারণ এই যে, হয়রত ইসহাক্ত অন্তর্মর গিতৃপুরুষ এবং হয়রত ইসমান্তর আরবদের পিতৃপুরুষ। সূত্রাং হিংসার কারণ করে ছে, "আদেশ দেওয়ার সমর ভোমার নিকট উপন্থিত একমার পূর্থ।" কারণ, হয়রত ইসমান্তর তারা করে কেনা (ভাই হয়রত ইসহাককে এই অর্থে একমার বলা যায়।) কিন্ত এ বাঞ্জা সম্পূর্ণ ছান্ত এবং সত্যের অপলাপ যায়। কারণ, যে সভান বাতীত পিতার অন্য কোন সভান নেই, তাকেই 'একমার' সভান বলা হয়।—(তফসীরে ইবনে কাসীর)

হাকেষ ইবনে কাসীর আরও বর্ণনা করেছেন যে, হযরত উমর ইবনে আবদুল আষীয়ের শাসনামলে জনৈক ইছদী আলিম ইস্লাম প্রহণ করলে উমর ইবনে আবদুল আষীয় তাকে জিডেস করেনঃ ইবরাহীম (আ) এর কোন পুছকে যবেহ করার হকুম হয়েছিল । সে বলল । আলাহ্র কসম আমিকেল মু'মিনীন, সে পুর ছিলেন ইস্মাসল (আ)। ইছদীরা এটা ভালভাবেই জানে, কিন্ত প্রতিহিংসাবশত তারা অন্য রকম বলে। উপরোক্ত প্রত্মাণাদির আলোকে এটা সন্দেহাতীত বয়, হ্বরত ইসমাসলকেই যবেত্ করার হরুম হয়েছিল।

जात्मत्र उचत्यत वरमधत- ﴿ مِنْ ذُرِّ يَنْهِمَا مُحْسِنٌ وَّ قَالِمٌ لَّفَغْسِهُ مَبِينَ

দের মধ্যে কিছু সংকর্মী এবং কিছু নিজেদের প্রকাশ্য ক্ষতি সাধনে জিপ্ত।) এ আয়াতের মাধ্যমে ইহদীদের এই মিথ্যা ধারণা খণ্ডন করা হয়েছে যে, পরগছরগণের বংশধর হওরাই মানুবের প্রেছছ ও মুক্তির জন্য অংখল্ট। আলোচ্য আয়াত পরিক্ষারভাবে ব্যক্ত করেছে যে, কোন সংলোকের সাথে বংশগত সম্পর্ক থাকা মুক্তির জন্য যথেত্ট নয়, বরং এটা মানুবের নিজের বিশ্বাস ও কর্মের উপর ভিতিশীল।

ولَقُلُهُ مَنَنَا عَلَمُونِهُ وَهُرُونَ قَوْدَجَيْنَهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ قَوْدَمُهُمَا فَكَانُوا هُمُ الْعُلِيدِينَ قَوْدَ الْبَيْنَهُمَا الْكِتْبُ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ قَوَدَمُهُمَا فَكَانُوا هُمُ الْعُلِيدِينَ قَوْدَ الْبَيْنَا عَلِيهُمَا الْكِتْبُ الْمُسْتَقِيْمَ قَوْدَكُ الْمُعْمِنِينَ قَلَامُولِ الْمُعْمِنِينَ قَلَامُ وَلِي الْمُعْمِنِينَ قَلَامُولِ الْمُعْمِنِينَ قَلَامُولِ الْمُعْمِنِينَ قَلَامُ وَلِي الْمُعْمِنِينَ قَلَامُ الْمُعْمِنِينَ قَلَامُ وَلِي الْمُعْمِنِينَ قَلَامُ الْمُعْمِنِينَ قَلَامُ الْمُعْمِنِينَ فَي الْمُعْلِمُ الْمُعْمِنِينَ قَلَامُ وَلِينَا عَلَيْمُ الْمُعْمِنِينَ قَلِي الْمُعْمِنِينَ قَلَامُ وَاللَّهُ الْمُعْمِنِينَ قَلْمُ الْمُعْمِنِينَ عَلَيْهُمُ الْمُعْمِنِينَ قَلْمُ الْمُعْمِنِينَ قَلْمُ الْمُعْمِنِينَ فَلِينَا الْمُعْمِنِينَ قَلْمُ الْمُعْمِنِينَ قَلْمُ الْمُعْمِنِينَ قَلَامُ الْمُعْمِنِينَ قَلْمُ الْمُعْمِنِينَ عَلَى الْمُعْمِنِينَ عَلَيْهِ الْمُعْمِنِينَ عَلَيْهِ الْمُعْمِنِينَ الْمُعْمِنِينَ عَلَامُ الْمُعْمِنِينَ عَلَى الْمُعْمِنِينَ الْمُعْمِنِينَ عَلَيْهُ الْمُعْمِنِينَ الْمُعْمِنِينَ عَلَامُ الْمُعْمِنِينَ عَلَى الْمُعْمِنِينَ الْمُعْمِنِينَ عَلَى الْمُعْمِنِينَ عَلَى الْمُعْمِنِينَ عَلَى الْمُعْمِنِينَ عَلَى الْمُعْمِنِينَ عَلَى الْمُعْمِنِينَ عَلَيْنَ الْمُعْمِنِينَ عَلَى الْمُعْمِنِينَ عَلَى الْمُعْمِنِينَ عَلَى الْمُعْمِنِينَ عَلَى الْمُعْمِنِينَ عَلَى الْمُعْمِلِي الْمُعْمِنِينَ عَلَى الْمُعْمِنِينَ مِن الْمُعْمِلِينَ مُنْ الْمُعْمِنِينَ عَلَى الْمُعْمِنِينَ مِنْ الْمُعْمِلِينَ مُعْمِنِينَ مِنْ الْمُعْمِنِينَ مِنْ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِينَا مِنْ الْمُعْمِلِينَ مِنْ الْمُعْمِلِينَ مُعْمِلِ الْمُعْمِلِينَ مُعْمِل

(১১৪) আমি অনুদ্রহ করেছিলাম মূলা ও হার্নিমের প্রতি। (১১৫) তালেরকে ও তালের সম্পূলায়কে উন্ধার করেছি মহা সংকট থেকে। (১১৬) আমি তালেরকে সাহাত্য করেছিলাম, কলে তারাই ছিল বিজয়ী। (১১৭) আমি উভয়কে দিয়েছিলাম সুস্পত্ট কিতাব (১১৮) এবং তালেরকে সরল গম প্রদর্শন করেছিলাম। (১১৯) আমি তালের জন্য গরবতীলের মধ্যে এ বিষয় রেখে দিয়েছি যে, (১২০) মূলা ও হার্নমের প্রতি সালাম ববিত হোক। (১২১) এভাবে আমি সংকর্মীদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। (১২২) তারা উভয়েই ছিল আমার বিশ্বাসী বান্দাদের জন্যতম।

#### তফসীরের সার-সংক্রেপ

আমি মূসা ও হারান (আ)-এর প্রতি অনুগ্রহ করেছিলাম (তাদেরকে নবুয়ত ও অন্যান্য পরাকাষ্ঠা দানের মাধ্যমে) আমি তাদের উভয়কে ও তাদের সম্পূদায় (বনী ইসরাজল)-কে মহা সংকট থেকে উদ্ধার করেছিলাম এবং তাদেরকে (ফিরাউনের নির্বাতন থেকে) উদ্ধার করেছিলাম এবং তাদেরকে (ফেরাউনের বিরুদ্ধে) সাহায্য

কার্মাইকানা করে। বাস পর্বত্ তারাই ছিল নিজয়ী। (ফেল্লাউন্ন নিমজ্জিত হয় এবং তারা রাজত করে।) আমি (ফেরাউন্ন নিমজ্জিত হওয়ার পর) উভয়কে (অর্থাৎ করালরি ও হার্মকে অনুসারীয়পে) সুলগত কিতাল (অর্থাৎ তওয়াত) দিয়ে-ছিলান (এটে জিলানাররী সুলগত হেলার হিলাবে তাদেরকে নিলাপ পয়গত্বর পরে পথে কাল্লম দেকেছিলান। (এর সর্বোচ্ছয় হিলাবে তাদেরকে নিলাপ পয়গত্বর করেছিলান)। আফিল্লিটেনের জন্য পর্বতাদের মধ্যে (কুলীর্ঘকাল পর্বত) এ বিষয় রেখে দিয়েছি যে, মুসার্ভালির জন্য পর্বতাদের মধ্যে (কুলীর্ঘকাল পর্বত) এ বিষয় রেখে দিয়েছি যে, মুসার্ভালির জন্য পর্বতাদের মধ্যে (ক্রাকা। (সেকেল্ডেড্রের নামের সাথে আজ পর্যত 'আলাইফিল সালাম বর্মিত হোল। (সেকেল্ডেড্রের নামের সাথে আজ পর্যত 'আলাইফিল সালাম' বলা হয়।) আমি বালাদেরকে এমনি প্রতিদান দিয়ে থাকি ৷ (তাদেরকে প্রশংসা ও দোয়ার যোগ্য করে দেই।) নিশ্চয় তারা উভয়ইছিল আমার (পূর্ণ) বিশ্বাসী বালাদের অন্যতম। (তাই প্রতিদানও পূর্ণরাপেই প্রাণ্ড হয়েছে।)

## আনুবাদিক ভাতিক বিবর

আলোচা আরাতসমূহে তৃতীয় ঘটনা হয়ত মূসা ও হারান (আ)-এর বর্ণনা করা হয়েছে। এ ঘটনা ইতিপূর্বে করেক আরগায় বিভারিত বণিত হয়েছে। এখানে বণিত সেব ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে মান্ত। এখানে ঘটনাটি উল্লেখ করার আসল উদ্দোর একথা বাজ করা যে, আলাহ্ তা'আলা তার খাঁটি ও অনুগত বালাদেরকে কিভাবে সাহায্য করেন এবং তাদেরকে কি কি নিয়ামত খারা ভূষিত করেন। সেমতে এখানে আলাহ্ তা'আলা মূসা ও হারান (আ)-এর প্রতি তার নিয়ামতসমূহের আলোচনা করেছেন। আলাহ্র নিয়ামতসমূহের প্রেমনের হয়ে খাকে—এক: ধনাত্মক নিয়ামত, অর্থাৎ উপকারী ত্রিত তার নিয়ামতসমূহের নিয়ামতের দিকে ইঙ্গিংত রয়েছে। দুই, ঋণাত্মক নিয়ামত। অর্থাৎ ক্ষতি থেকে বাঁচিয়ে রাখার নিয়ামত। পরবতা নিয়ামতসমূহে এ ধরনের নিয়ামতের বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

وَإِنَّ الْبَاسُ لِمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لِقَوْمِ إِلَا تَتَعُونُ ۞ اللهُ وَالْمُونَ ﴾ الله تَتَعُونُ ۞ اللهُ وَبَكُمُ وَ رَبَّ ابَالِمِكُمُ اللهُ وَبَكُمُ وَ رَبَّ ابَالِمِكُمُ اللهُ وَبَكُمُ وَ رَبَّ ابَالِمِكُمُ اللهُ وَلَكُونُ وَاللهُ المُخْصَرُونَ ﴾ اللهُ وَاللهِ المُخْلَصِينَ ۞ وَتَرَكُنا عَلَيْهِ فِي الْحَرِينَ ﴾ مَنْ عَلَيْهِ فِي الْحَرِينَ ﴿ مَنْ عَلَيْهِ فِي الْمُؤْمِنِينَ ۞ اللهُ عَلَيْهِ فِي الْحَرِينَ ﴾ المُخْمِنِينَ ۞ اللهُ وَمِنْ إِنَ المُخْمِنِينَ ۞ وَتَرَكُنا اللهُ وَمِنْ إِنْ وَاللهُ اللهُ وَمِنْ إِنْ اللهُ وَمِنْ إِنْ اللهُ وَمِنْ إِنْ وَاللّهُ وَمِنْ إِنْ وَاللّهُ اللهُ وَمِنْ إِنْ وَاللّهُ اللّهُ وَمِنْ إِنْ وَاللّهُ وَمِنْ إِنْ وَاللّهُ وَمِنْ إِنْ وَاللّهُ اللّهُ وَمِنْ إِنْ وَاللّهُ وَمِنْ إِنْ وَاللّهُ وَمِنْ إِنْ وَاللّهُ وَمِنْ إِنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ إِنْ اللّهُ وَمِنْ إِنْ وَاللّهُ وَمِنْ إِنْ اللّهُ وَمِنْ إِنْ اللّهُ وَمِنْ إِنْ اللّهُ وَمِنْ إِنْ اللّهُ وَاللّهُ الْمُؤْمِنُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الْمُؤْمِنِ إِنْ اللّهُ وَاللّهُ الْمُؤْمِنِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الْمُؤْمِنِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الْمُؤْمِنِ إِنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الْحَدْرِيْنَ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الْمُؤْمِنِ إِنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

(১২৩) निग्छतं देशियात्र दिवा त्रज्ञा (১২৪) वधम रतः छात अन्यमात्र व्यवत ३ তোমরা কি উন্ন কর না? (১২৪) তোমরা কি বাজাল দেবতার ইবাদত করবে এবং সর্বোত্তম প্রতাতি পরিত্যার্গ করবে (১২৬) থিনি আরাহ্ তোমাদের পালনকর্ম এবং ভৌমাদের পূর্বপুরুষদের পালনকর্তা? (১২৭) জভদুর ভারা তাকে মিখ্যা প্রতিসর করন। অতএব তারা অবশাই প্রেফতার হয়ে আসকে। (১২৮) কিন্তু আলাহর খাঁটি বাজাগর্গ নর 🏋 (১২১) জামি তার জন্য পরবর্তীদের অব্যেক্তি বিষয় রেখে দিছেছি ছে, (১৩০) ই নিরাসের প্রতি সাজাম ব্যবিত হোক ৷ (১৩১) এতাবেই আমি সংক্রমানেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি ে (১৩২) সৈ ছিল আমার-বিষয়সী বান্দাদের অভর্জুক্তর 🗀 💯

## ্রিক্ত সার্বস্থান কর্ম কর্মার বিশ্ব হার প্রায়ে প্রায়ে বিশ্ব হার প্রয়ে বিশ্ব হার প্রায়ে বিশ্ব হার প্রয়ে বিশ্ব হার প্রায়ে বিশ্ব হার প্রয়ে বিশ্ব হার প্রয়ে বিশ্ব হার প্রায়ে বিশ্ব হার প্রায়ে বিশ্ব হার প্রায়ে বিশ্ব হার প্রয়ে বিশ্ব হার বিশ্ব হার প্রয়ে বিশ্ব হার বিশ্ব তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং ইলিয়াস (আ)-ও ছিলেন (বনী ইসরাইলের) রসূলগণের একজন। (তার তখনকার ঘটনা সমরণ করুন,) যখ্ন তিনি তার (পৌডলিক বুনী ইস্রটার) সম্পূদায়কে বলেছিলেন ঃ ভোষরা কি আলাহকে ভয় কর না ৈতোমরা কি বা'আল (ষা একটি দেবমূভির নাম)-এর ্পূজা করুরে এবং সর্বোড্স্ মুস্টাকে (অ্র্রাৎ তার ইবাদতকে ) পরিত্যাগ করবে (আদ্রায়্ রেচ প্রতটা এজনা যে, অনারা কেবল কোন কোন ববর সংমিত্রণ ও সংযোজনের ক্রমতা রাখে, তাও সাম্রিকভাবে, কিন্ত আরাস্থ্যবিতীয় ব্রুকে নাত্তি থেকে অভিচ্ছে জানয়ন করার ক্ষম্তার্র্রাঞ্জন। এইড়ার্র্রাল্ডনা কেট প্রাণ ক্ষমন্ত করতে পারে না, ডিমিই প্রাপ: স্ঞার করেন্ডা) বিদি:জারাভ্, ডোমানের 🕆 পালনকর্তা এবং তোমাদের পূর্ব সুরুষদেরও পালনকর্তা 🖟 অতপর তালা (ভওইদের **এই দাবির কার্**লে) তাঁকে মিখাবাদী বললঃ সুতরাং (এই মিখাবাদী বলার কারণে) ভারা (পরকালের আমাবে) গ্রেফভার হয়ে আসবে। কিন্তু যারা আলাহ্র খাঁটি বান্দা (তারা স্থয়াব ও পুরস্কার লাভ করবে)। আমি ইনিয়াসের জন্য পরবর্তীদের মধ্যে (সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত) এ বিষয় রেখে দিয়েছি যে, ইলিয়াসীনের প্রতি (এটাও তীর নাম) সালায় ববিত হোক। আমি এমনিভাবে খাঁটি বান্দাদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। (ভাদেরকে প্রশংগাঞ লোয়ার যোগ্য করে দিই।) নিশ্চয় ভিনি ছিলেনু আছার (পূর্ণ) বিশ্বাসী বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত। Silver the house of the

# আনুষ্টিক জাত্ব্য বিষয়

।স্ক ভাতৰ) ব্যক্ত হৰরত ইলিয়াস (আ) : আলোচ্য আয়াতসমূহে চতুৰ ঘটনা হয়রত ইলিয়াস (আ) এর বর্ণনা করা হয়েছে। আয়াতসমূহের তফসীরের পূর্বে হষরত ষ্ট্রনিয়াস (আ) স্প্রিকৈতিপয় ভাতব্য বিষয় নিদেন উল্লেখ করা হল :

কোরআন পাকে সার দু'লার্মায় হয়রত ইলিয়াস (আ)-এর আলোচনা দেখা ষায়---সূরা আন'আমে ও সূরা সাফ্ফাতের আলোচ্য আয়াতসমূহে। সূরা আন'আমে ক্ষেত্র পরস্থার তালিকার তার নাম উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু কোন ঘটনা বর্ণনা করা হয়নি। তবে এখানে খুবই সংক্ষেপে তার দাওয়াত ও প্রচারের ঘটনা ধর্ণনা করা হয়েছে।

যেহেতু কোরআন পাকে হযরত ইলিয়াস (আ)-এর জীবনালেমা বিশ্বারিত উল্লেখ করা হরনি এবং নির্ভরযোগ্য হাদীসেও তা নেই, তাই তাঁর সম্পর্কে তব্দসীরের কিতাবাদিতে যেসব বিভিন্ন উজি ও বিচ্ছিন রেওয়ায়েত পাওয়া যায়, এখলোর অধিকাংশই ইসরাসলী রেওয়ায়েত থেকে পৃহীত।

অধ্বংখ্যক ক্ষুক্সীরবিদের বক্তব্য এই যে, ইলিরাস হবরত ইন্দুরীস (আ)-এরই অপর দাসত এই দুং বাজিছের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কেউ কেউ আরও বলেন যে, হররত ইলিরাস (আ) ও হররত কিনিরুত্র(আ) অভিবা বাজি। (দুররে মনস্র) কিন্তু অনুসন্ধান্বিদগণ এসব উজিই খণ্ডন করেছেন। কোরআন পাকও হযরত ইলিরাস (আ)-এর আলোচনা এমন পৃথক পৃথকভাবে করেছে যে, উত্তর্গক একই ব্যক্তি সাব্যন্ত করার কোন অবকাশ দেখা যার না। তাই ইবনে কাসীর তার ইতিহাস গ্রন্থ বলেন যে, তারা যে আলাদা আলাদা রস্কুর, এটাই সহীহ্।—

📆 🔐 নুবুরত লাভের স্মর্কাল ও ছাব্র হর্মরত ইলিয়াস (আ) কখন এবং কেছিায় প্রেরিভ হরেছিলেন, কোরআন ও হাদীস থেকে তাও জানা যায় না। কিন্ত ঐতিহাসিক ও ইসরাস্থা রেওয়ায়েত এ বিষয়ে প্রায় একমত যে, তিনি হযরত হিষ্কীল (আ)-এর পর এবং হযরত আলুইয়াসা' (আ)-র পূর্বে ব্নী ইসরাইলের প্লভি, প্লেরিড হয়েছিলেন। এ সময়ে হযরত সোলায়মান (আ)-এর ছলাভিষিক ব্যক্তিদের অপকর্মের কারণে রুনী ইসরাসলের সাম্রাজ্য দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গড়েছিল। এক অংশকে 'ইয়াহদাহ' অথবা 'ইয়াহদিয়াহ' বঁলা হত। এর রাজধানী ছিল বায়তুল মোকাদালে অবস্থিত। অপর অংশের নাম ছিল 'ইসরাউল'। এর রাজধানী তৎকালীন সামেরাহ এবং বর্তমান নাবলুসে অবস্থিত ছিল। হর্ষরত ইলিয়াস (আ) জ্পানে 'জল্আদ' নামক স্থানে জীগ্রহণ করেছিলেন। তথ্যনকার ইসরাজলের শাসনকর্তার নাম বাইবেলে 'আধিয়াব' এবং আরবী ইভিহাসে 'আজিব' অথবা 'আখিব' বলে উট্টিখিড রিরেছে। তার স্ত্রী স্ব্যবিল বা'আল নামক এক দেবম্ভির পূজা করত। সে ইসরাইলে বা'আলের নামে अक সুविनाल वेशास्त्रीय निर्माण करत वैनी **रे**जनामेलक मृष्ठि भूसान्न स्वाकृष्ठे करतिस्ति। হযরত ইলিয়াস (আ) আলাহ ভা আলার পক্ষ থেকে এ ভূষণে তওহীদ প্রচার করার এবং ন্ত্রকী ইসরাইছাকে মৃতিপূজা থেকে দিয়ত দ্বাধার নির্দেশ লাভ করেন।—( ভক্তমীয়ে ইবনে इसीय, देवत्य काजीय, यथरायी, वादेश्याबन्न किलाय जातालीय)

সম্প্রদারের সাথে সংঘর্ষ: অন্যান্য পর্যপদরকেও নিজ নিজ সম্প্রদারের সাথে অঞ্চলর সংঘর্ষের সম্মুখীন হতে হয়েছে, হয়রত ইলিয়াস (আ)-এর বেলাও তার ব্যতিক্রম ৫৮--- বাইনি। তবে কোরজান প্রাক্ত ইছিহাস গ্রন্থ নয়, তাই এসব সংঘর্ষের বিস্তারিত বির্বণদানের প্রবিবর্তে এতে কেবল এর শিক্ষা ও উপদেশমূলক অংশটি বিরত হয়েছে। অর্থাৎ কোরআন কেবল এতটুকু অংশই বর্ণনা করেছে যে, তাঁর সম্প্রদায় তাঁকে মিুখ্যাবাদী সাবাস্ত করল এবং কয়েকজন নির্চাবান লোক ছাড়া কেউ তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করল নাঁ। কলে পরকালে তাদেরকে ভয়াবহ পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে।

ক্রোন কোন তৃষ্ণসীরবিদ্ধ এখানে এ সংঘর্ষের বিভারিত অবস্থা বর্গনা করেছেন। প্রচলিত তৃষ্ণসীরসমূহের মধ্যে তৃষ্ণসীরে মযহারীতে আলামা বগভীর বরাত দিয়ে হ্যরত ইলিয়াস (আ) সম্বন্ধে সবিভার আলোচনা করা হয়েছে। এতে উল্লিখিত ঘটনা-বলীর প্রায় স্বাচুকুই কাইবেল থেকে খৃহীত। অন্যান্য তৃষ্ণসীরেও এসব মট্নার কিছু অংশ ওয়াইবি ইবনে মুনাকোহ, কা'বে আহ্বার প্রস্কুষের বরাত সহকারে বলিত হয়েছে, তাদের অধিকাংশই ইসরাসলী রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন।

এ স্মন্ত রেওয়ায়েতের অভিন্ন সার-সংক্ষেপ এই যে, হযরত ইনিয়াস (আ) ইস্বাইলীদের শাসনকর্তা আখিয়াব ও তার প্রজাবৃদ্দকে বা'আল দেব্যুতির পূজা করতে নিষেধ করলেন এবং তওহীদের দাওয়াত দিলেন। কিন্তু দু'একজন সত্যপদ্ধী ছাড়া কেউ তার কথায় কর্ণগাত করল না, বরং তাঁকে নানাভাবে উদ্যাক্ত করার চেণ্টা করল। এমনকি, বাদশাহ আখিয়াব ও রাণী ঈ্যবিল তাকে হত্যা করার পরিকল্পনা তৈরি কর্মন। ইলে তিনি সুদ্র এক ভহায় আভ্রয় নিলেন এবং দীর্ঘকাল পর্যন্ত সেখানেই অবদান করলেন। অতপর তিনি দোয়া করলেন যেন ইসরাসলের অধিবাসীরা দুভিক্ষের শিকার হয়। তাতে করে দুভিক্ষ দূর করার জন্য যদি তিনি তাদেরকৈ মু'জিয়া প্রদর্শন করেন, তাহলে হয়তো তারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস শ্বাসন করবে। এই দোয়ার ফলে ইসরাইলে ভীষণ দৃভিক্ষ দেখা দিল।

এরপর হযরত ইলিয়াস (আ) আল্লাব্র আদেকে স্ফাট আধিয়ারের বাঙ্গে রাক্তাই করে বললেনঃ এই দুভিক্ষের কারণ আল্লাহ্র নাফ্ররমানী। তোমরা এখনও বিরত হরে এ আমার দূর হতে পারে। আমার সত্যতা পরীক্ষা করারও এই। সুবর্থ সুয়োগ। তুমি বলে থাক যে, ইয়য়াঈল সামাজে তোমাদের উপাস্য বাংআল দেবতার সাড়ে চারশ নবী আছে। তুমি একচিন তাদের স্বাইকে আমার সামনে উপন্থিত কর। তারা বাংআল-এর নামে কোর্রানী পেশ করুক আরু আমি আল্লাহ্র নামে কুরবানী পেশ করুক আরু আমি আল্লাহ্র নামে কুরবানী পেশ করুক আরু আমি আল্লাহ্র নামে কুরবানী পেশ করেব। যার কুরবানী আকাশ থেকে অন্থিকিল্যুৎ এসে ভস্ম করে দেবে, তার ধর্মই সত্য বলে সাব্যক্ত হবে। স্বাই এ প্রস্তাব সানন্দে মেনে নিল।

সমতে কৈন্দে করমল নামক ছানে উত্তর গছের সমাবেশ হল। কাজাল দেবতার মিথাা নবীরা তালের কোরবানী পেল করল। সকাল থেকে দুপুর গর্মন্ত বা'আলের উদ্দেশে অনুনয়-বিনয় সহকারে প্রার্থনা করল, কিন্ত কোন সাড়া পাওয়া গেল না। অতপর হয়রত ইলিয়াস (আ) কুরবানী পেশ করলে আকাশ থেকে অগ্নি-বিদ্যুৎ এসে তা ভস্ম করে দিল। এ দৃশ্য দেখে অনেকেই সিজদায় পড়ে গেল। তাদের সামনে সভা প্রক্ষুটিত হয়ে উঠল। কিন্তু বা'আল দেবের মিখ্যা নবীরা এর পরেও সভা গ্রহণ করলনা, কলে হযরত ইলিয়াস (আ) ভাদেরকে কায়ন্তন উপভাকায় হভা। করিয়ে দিলেন।

এই ঘটনার পর মুবলধারে বৃষ্টি হল এবং সম্পূর্ণ ভূষণ্ড ধুরেমুছে সাফ হয়ে গেল। কিন্ত আধিয়াবের পত্নী ঈয়বিলের ভাতেও চক্ষু খুলল না। সে বিশ্বাস স্থাপনের পরিক্রিতে উল্টা হয়রত ইলিয়াস (আ)-এর শঙ্কু হয়ে গেল এবং তাকে হত্যা করার প্রবৃতি শুরু করল। হয়রত ইলিয়াস (আ) য়বর পেয়ে পুনরায় সামেরাহ থেকে আয়পোপন করলেন এবং কিছু দিন পর বনী ইসরাসলের অপর রাষ্ট্র ইয়াহদিয়াহ পেঁছি দীনের ত্রলীগ আরম্ভ করলেন। কারল, সেখানেও আন্তে আন্তে বা'আল পূজার আধিগত্য ছড়িয়ে পড়েছিল। সেখানকার সমাট ইহরামও হয়রত ইলিয়াস (আ)-এর কথা শুনল না। অবশেষে হয়রত ইলিয়াস (আ)-এর ভবিষ্যদাণী অনুষায়ী সেও ধ্বংসপ্রাপ্ত হল। কয়েক বছর্মীপর তিনি আবার ইসরাসলে ফিরে এলেন এবং আধিয়াম ও তদীয় পূর্ব আধিয়াক সর্তা পরে আনার চেল্টা করলেন। কিন্ত তারা পূর্ববিৎ কুকর্মেই লিশ্ত রইল। অবশেষে তাদেরকে বৈদেশিক আক্রমণ ও মারাত্মক ব্যাধির শিকার করে দেওয়া হল। অতপর আজালাত্ম তা'আলা ভার পরগদ্বককে তুলে নিলেন।

হবরত ইনিরাস (আ) জীবিত আছেন কি? ইতিহাসবিদ ও গুফুসীরবিদদের মধ্যে এখানে এ বিষয়টিও আলোচিত হয়েছে যে, ইনিরাস (আ) জীবিত আছেন, না দৃত্যুবরণ করেছেন? তফুসীরে মহাহারীতে বগভীর বরাত দিরে বণিত দীর্ঘ রেও-রায়েতে বলা হারছে যে; ইনিরাস (আ)-কে অন্নিঅছে সওরার করিয়ে আকালে তুলে নেওরা হয় এবং তিনি হবরত ঈসা (আ)-র মতই জীবিত রয়েছেন। আল্লামা সুয়ুতী ও ইবনে আসাকির হাকেম প্রমুখের বরাত দিয়ে একাধিক রেওরায়েত ধর্ণনা করেছেন। সেসব রেওরায়েত ধ্বেকেও প্রতীয়মান হয় যে, তিনি জীবিত আছেন। কা'বে আবহার বর্ণনা করেন যে, চারজন গয়গছর এখনো গর্মন্ত জীবিত আছেন। হয়রত খিয়ির ও হবরত ইনিরাস—এ দুজন পৃথিবীতে এবং হয়রত ঈসা ও হয়রত ইনিরাস আকালে জীবিত আছেন। (দুরেরে মনসূর)। এমনকি, কেউ কেউ এমনও বলেছেন যে, হয়রত খিয়ির ও হয়রত ইনিরাস (আ) প্রতি বছর রম্মান মাসে বায়তুল মোকালাসে একট্রিত্র হন এবং রোষা রাখেন।—(কুরতুরী)

क्षि राक्ति ७ रेवान काजीतित मण जनूजनानित जानिमान अपन त्रिश्वातिष्ठ विश्वक मान काजनि । जाजा अ वजनित त्रिश्वातिष्ठ जन्मार्क व्राप्ति । وهومي الاسر اليهليات التي لا تصدي و لا تكذب بل الظاهر الصحتها بعيد الم

এওলো ইসরাঈলী রেওয়ায়েত, মেওলোকে সত্য বা মিথ্যা ব্রিছুই রুলা যায় না। এওলোর সত্যতা সুদূর পরাহত।—( আল্বিদায়া ওয়ানিহায়া)

3 369

তীরা আরও বলেন ঃ

ইবনে আসাকির এমন লোকদেরও একাধিক রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন, যারা হমরত ইলিয়াস (আ)-এর সাক্ষাৎ পেয়েছেন। কিন্তু এওলো কোনটিই সভােষজনক নয়। দুর্যার সনদের কামণে অথবা ঘটনার সাথে যাদেরকে জড়িত করা হয়েছে, তাদের অপরিচিতির কারণে।—(আলবিদালা ওয়ালিহায়া)

হ্যরত ইলিয়াস (আ)-এর আকাশে উপিত হওয়ার মতবাদ যে ইসরাসলী রেওয়ারেত থেকে গৃহীত হয়েছে বাহাত তাই ঠিকা বাইবেলে আছে ঃ

"আরু তাঁরা সামনের দিকে এগুচ্ছিল এবং কথা বলছিল। দেখ, একটি আগ্নেয় রথও আগ্নেয় ঘোড়া তাদের দু'জনকে পৃথক করে দিল এবং ইলিয়াত্ ঘুলি হাওয়ায় আকাশে চলে গেল।"—(সালাতীন—২ঃ ১১)

্ এ কারণেই ইহুদীদের মধ্যে এ বিশ্বাস দানা বেঁধে উঠেছিল যে, হয়নত ইলিয়াস (আ) পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করবেন। কাজেই হয়রত ইয়াহৃইয়া (আ) প্রকাদর-রূপে প্রেরিত হলে তারা তাঁকে ইলিয়াস বলে সন্দেহ করে। ইয়ুহারার ইজিলে আছে ঃ

"তারা তাঁকে জিজেস করলঃ তুমি কে? ছুমি ইনিয়াধ্? সে বন্ধন ঃ ইন্ধি আমি নই।" —(ইয়ুহারা—১ঃ ২১)

মনে হয়, কা'বে আহবার, ওয়াহাব ইবনে মুনাকোহ এবং জন্যান্য কলিপর জালিম বাঁরা আহলে-কিভাবদের ধর্মবাল্প বিষয়ে পণ্ডিত ছিলেন ভারাই এসব রেওয়ায়েত মুসল-মানদের কাছে বর্ণনা করে থাকবেন। কলে হয়রত ইলিয়াস (আ)-এর জাগারিধ জীবিত থাকার মভরাদ কিছু সংখ্যক মুসলমানের মধ্যেও প্রসার লাভ করে। নতুবা ইলিয়াস (আ)-এর জীবিত অথবা আকাশে উথিত হওয়ার পকে কেবলানাও হালীসে কোন প্রমাণ নেই। মুদ্ধাদ্রাক হাকেমে একটিমাল রেওয়ায়েত পাওয়ালার, বাভেবলা হয়েছে যে, তাবুক প্রমনের পথে ইলিয়াস (আ)-এর সাথে রস্লুল্লাহ্ (সা)-র সাজাৎ রটেছিল। বিভ হাদীসবিনদের বর্ণনা অনুযায়ী এ রেওয়ায়েতটি বানোয়াল। হাকেষ যাহাবী বজেনঃ

بل هو موضوع قبم الله من وضعه وماكنت احسب ولا اجوزات الجهل يبلغ بالحاكم الى أن يمحم هذا \_

("বরং এই হাদীসটি মওরু। মে ব্যক্তি এই মিথা হাদীস তৈরি করেছে, আলাহ্ তার মন্দ করুন। ইতিপূর্বে আমার কলনায়ও ছিল না যে, ইমান হাকিমের অভতা এতদূর পৌছে স্থাবে এবং তিনি এই হাদীসকে সহীহ্ বলে দিবেন।")—( দুরুরে মনসুর)

িসারকথা, হয়রত ইলিয়াস (আ)-এর জীবিত থাকার বিষয়টি কোন নির্ভরযোগ্য ইসলামী রেওয়ায়েত দারা প্রামাণ্য নয়। সূত্রাং এ ব্যাগারে নীরব থাকাই নিরাগভার

5.67

উত্তম পথ। ইসরাসলী রেওয়ায়েত সম্পর্কে রসূলুলাহ্ (সা)-র শিক্ষা এই যে, "এগুলোকে সত্যও বলবে না এবং মিথাও বলবে মা।" ইলিয়াস (আ)-এর ব্যাপারে এ শিক্ষা প্রহণ করাই বিপদ্মুক্ত পথ। কেননা কোরআনের ভক্ষসীর এবং শিক্ষা ও উপদেশের লক্ষ্য এগুলো হাড়াও পূর্ণরূপে অজিভ হতে পারে।

ার্ভারায়তসমূহের ভক্ষরীর লকণীয়----

ভাতিধানিক অর্থ 'বামী', 'মালিক' ইত্যাদি। কিন্ত এটা হ্যরত ইলিরাস (আ)-এর সম্পুদারের উপাস্য দেবমূতির নাম ছিল। বা'আল পূজার ইতিহাস খুবই প্রাচীন। হ্যরত মূসা (আ)-র মমানার সিরিরা অঞ্চলে এর পূজা হত এবং এটা ছিল তাদের স্বাধিক জনপ্রিয় দেবতা। সিরিয়ার প্রসিদ্ধ শহর বা'আলাবার্কাকেও এ দেবতার নামেই নামকরণ করা হয়েছে। কারও কারও ধারণা এই যে, আরবদের প্রসিদ্ধ দেবমূতি হ্বলিও এই বা'আলেরই অপর নাম।—(কাসাসল কোরআন)

করেছ?) এখানে উদ্দেশ্য আলাহ তা'আলা। 'সর্বোত্তম প্রভটাকে পরিত্যাগ করেছ?) এখানে উদ্দেশ্য আলাহ তা'আলা। 'সর্বোত্তম প্রভটা'-র অর্থ এরাপ নর যে, জন্য কোন প্রভটা ইতে পারে। বরং উদ্দেশ্য এই যে, যে সমস্ত মিথ্যা উপাসাকে তাঙ্কমা লভ্টা বলে সাবান্ত করে রেখেই, ভিনি ওদের স্বান্ত তুল্তনার জনেক উচ্চ মর্যাদাশীল।—(কুরত্বী)। কোন কোন তক্ষসীরবিদ বলেন ঃ এখানে উল্লেখ্য করে ব্যবহাত হয়েছে। অর্থাই ভিনি সমস্ত নির্মাতার সেরা ও উত্তম নির্মান্তা। কেননা অন্যান্য নির্মাতা কেবল বিভিন্ন অংশকে সংমুক্ত করে কোন বন্ত তৈরি করে। কেননা অন্যান্য নির্মাতা কেবল বিভিন্ন অংশকে সংমুক্ত করে কোন বন্ত তৈরি করে। কান বন্তকে নান্তি থেকে আন্তিছে আমন্তন করা তাদের ক্ষমতার খাইরে। পক্ষান্তরে আলাহ ভাত্যালা অভিছহীন বন্তকে অভিছ দান করার নিজস্বভাবেই ক্ষমতা রাখেন।
—(ব্য়ানুল কোরআন)

জারার বার্টীত জন্য করের সাথে সৃষ্টিভগকে সন্দুভ করা লারের নর ।

এখানে সমর্তব্য যে, তানি শব্দের অর্থ সৃষ্টি করা। অর্থাৎ কেন্স বস্তব্দে নার্ডি থেকে

নিজ্প ক্ষমতার অভিছে আনর্যন করা। তাই এটা আরাহ্ তা'আলার বিশেষ ওপ।
জন্য কারও সাথে এ ওপের সংযুক্তি আর্যেয় নর। আমাদের যুগে প্রচলিত রীভি
রয়েছে যে, লেখকদের রচনা, কবিদের কবিতা এবং চিত্র শিল্পীদের চিত্রকর্মকে ভাদের
সৃষ্টি বলৈ দেওয়া হয়। এটা মোটেই বৈধ নয়। প্রভটা আলাহ্ ব্যতীত কেউ হতে
পারে না। তাই লেখকদের লেখাকে চিন্তার ক্ষমল অথবা রচনা ইল্পানি বল্পই উচ্ছিত্র
সৃষ্টি নয়।

কলে ওদেরকে প্রেফভার করা হবে।) উদ্দেশ্য এই যে, আলাহ্র সত্য রসূলের প্রতি
মিখ্যারোপ করার মজা ভাদেরকে আখাদন করতে হবে। এর অর্থ পরকালের আখাব
এবং দুনিয়ার অন্তভ পরিণতি উভয়ই হতে পারে। পূর্বে বণিত হয়েছে ছে, ইলিয়াস
(আ)-কে মিখ্যা প্রতিপন্ন করার পরিণতিতে ইয়াহদাহ ও ইসরাঈল উভয় সাম্রাজ্য বিপর্যারের সম্পুরীন হয়েছিল। এর বিশদ বিবরণ ভার্মসীরে মারহারীতে এবং বাইবেলে
পাওয়া যাবে।

ক্রিত্রিত্রি বিশিষ্ট তিন্ত্রিত শব্দের লাম-এর উপর 'ববর' বরেছে। এর অর্থ হল এমন লোক যাদেরকে নিখাদ করা হয়েছে। অর্থাৎ আলাহ্ লা'আলা যাদেরকে তাঁর আনুগ্ত এবং পুরকার ও সওয়াবের জন্য খাঁটি করে নিয়েছেন। সূতরাং এর অনুবাদ নিষ্ঠাবান অপেকা 'মনোনীত' করা অধিক সমীচীন।

# وَإِنَّ لُوُهَا لَبِنَ الْمُهَرِلِيُنَ هُواذُ نَجَيْنُهُ وَاهُلَهُ آجْمَوِيْنَ ﴿ إِلَّا الْمُجَوْزُنَ وَالْكُو فِي الْغِيرِيْنَ ﴿ ثُمَّرُنَا الْمُغَرِيْنَ ﴿ وَإِنَّكُو لَمَّنَ وُنَ عَلَيْهِمَ فَي الْغِيرِيْنَ ﴿ وَإِنَّكُو لَمَّنَ وَالْكُورُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَيْكُورُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّاللَّالِكُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ে (১৬৬) নিশ্চর সূত ছিলেন রস্কাগণের একটান। (১৬৪) বখন আমি তাকেও ভার পরিবারের প্রবাইকে উদ্ধার করেছিলাখ। (১৬৫) কিন্ত এক বৃদ্ধাকে ছাড়া; সে জন্যদের সলে থেকে গিয়েছিল। (১৬৬) জতপর জবশিস্টদেরকে আমি সমূলে উৎপাটিত করেছিলাম। (১৬৭) তোমরা তাদের ধ্বংসভূপের উপর দিয়ে গমন কর জার বেলায় (১৬৮) এবং সন্ধায়, তার পরেও কি তোমরা বুবানা?

#### তক্সীরের সার-সংক্রেপ

নিশ্চরাই লুত (আ)-ও পরগম্বরগণের একজন ছিলেন। (তাঁর তখনকার ঘটনা সমর্গীয়—) যখন আমি তাঁকে ও তাঁর পরিবারের স্বাইকে উদ্ধার করেছিলাম, কিন্তু

314

এক বৃদ্ধাকে ( অর্থাৎ তার ব্রীকে ) ছাড়া। সে ( আবাবে ) বারা থেকে পিরেছিল, তাদের মধ্যে ররে গেল। অতসর আমি অবনিক্টাদেরকৈ ধ্বংস করে দিরেছি। ( এ কাহিনী করেক জারগার বণিত হরেছে। হে মন্ত্রাবালীরা, ) তোগরা তো (সিরিরার সকরে) তাদের (ধ্বংসভূপের ) উপর দিরে (কখনও) জোরে এবং (কখনও) সন্ত্রায় অতিক্রম কর ( এবং ধ্বংসবিশেষ প্রত্যক্ষ কর ) তবুও কি তোমরা বুঝ না? (কুফরের কি পরিপতি হয়েছে এবং যে ভবিষ্যতে কুফর করবে, তার জন্যও এরূপ আশংকা রয়েছে।)

: J. 6.

## ्रानुसमिक <mark>ज्ञाणका विवस</mark>

আন্তা আন্তল্পুত্ পঞ্চ ঘটনা হ্যরত লুত (আ)-এর উল্লেখ করা হ্রেছে।
এ দটনা পূর্বে ক্রেরেক জারগার বণিত হ্রেছে। তাই এখানে ক্রিরেরের বর্ণনার প্রয়োজন নেইন এখানে ক্রিরেরের কর্পনার প্রয়োজন নেইন এখানে ক্রিরেরের কর্পনার করা করার করার করার করার করার ক্রেরের বেখানে প্রকাশ করার করার করের করার করের করার করের করার করের এই মে, আরবরা প্রধারণত এ সম্বর্বেই এ এলাকা অভিক্রম করত। কারী আরু স্ট্রেন বরেনে গুরুব সভর রাজ্যুম এলাকাটি রাজ্যুর এমন মন্যাল অব্ছিত ছিল, মেখান থেকে প্রথান করিরা ডোরের রঙ্গানা হল এবং আগ্রামনকারীরা সন্ধার জাগ্যুম করত। করার করে প্রথান প্রস্তান করের প্রথানা হল এবং আগ্রামনকারীরা সন্ধার জাগ্যুম করত।

777

وَإِنَّ يُوْسُ لِمِنَ الْمُسَائِنَ أَوْ اَبْقَ إِلَى الْفَلْكِ الْشُحُونِ فَالْمُمَّ فَكَامُمُ فَكَانَ مِنَ الْمُسَافِينَ فَالْتَقَبَهُ الْحُونَ وَهُومُ لِنِمُ وَفَلَوْكَ اَنَّهُ كَانَ فَكَانَ مِنَ الْمُسِّحِينَ فَالْتَقَبَهُ الْحُونَ وَهُومُ لِنِمُ وَفَلَائِمُ وَفَلَائَمُ اللَّهُ الْعَمَائِمِ مِنَ الْمُسَيِّحِينَ فَلَائِمُ اللَّهُ اللَّهُ

(১৬৯) আর ইউনুসও ছিলেন প্রজিত্তর্গণের একজন। (১৪০) ঘর্থন তিনি পালিয়ে বোঝাই নৌকায় গিয়ে পৌছেছিলেন। (১৪১) অতপর লটারী (সুরতি) করালে তিনি দোবী সাবার্ত হলেন। (১৪২) অতপর একটি মাছ তাঁকে নিল ফেলল, তথন তিনি অপরাধী গণ্য ইয়েছিলেন। (১৪৬) যদি তিনি আরাহ্র তসবীহ্ পাঠ না করাতেন, (১৪৪) তবে তাঁকে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত মাছের পেটেই খাঁকতে হত। (১৪৫) জত্বপর জামি তাঁকে এক বিভার্গ-বিজন প্রান্তরে নিজেপ করনাম, তখন তিনি ছিল্লেন্
রূপ। (১৪৬) জামি তাঁর, উপর এক বাতাবিশিস্ট বৃক্ষ উপ্পত করনাম। (১৪৭) এবং
ভাবেন লক্ষ বা ততোধিক লোকের প্রতি প্রেরণ করনাম। (১৪৮) ভারা বিল্লাস ছাপ্ন
করণ, জত্বপর জামি তাদেরকে নির্মারিত সময় প্রবৃদ্ধ জীবনোগভোগ করুতে দিলাম।

নিশ্চর ইউনুস (আ)-ও পরগমরগণের একজন ছিলেন। (তাঁর তখনকার ঘটনা

DERENTAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY

SHOW HERE THE

#### তহুসীরের সার-সংক্রেপ 🦥

সমরণ করুন,) ষখন তিনি তিাঁর সম্পুদায়কে ঈমান না আনার কারণে আলাত্র আদেশে আযাবের ভবিষ্যদাণী গুনিয়ে নিজে সেধান থেকে সরে গেরেন। নির্দিটি जैनिह्न युवने जायात्वक लक्कण मिना मिले, जबन जिन्नुमात्वत लिस्किता निर्मान जानात জনা ইউনুল<sup>ু</sup> (আ) কৈ খোঁজাৰু জি করেও পেল না ৷ অগত্যা তারা আছাইর উদ্দেশে चुर्व काबाकां**डि कें** अर्क अर्क अर्क अर्काल जैयान खानल। केंस्त खाँची वे खेनजार्तिक हरम পেল। ইউৰুস (আ) কৈনিয়াসৈ এ সংবীদ পেয়ে <del>অজা</del>র কারণে সেখানে এত্যাবর্তন করলেন না এবং আরাই তা'আলার প্রকাশ্য অনুমতি ছাড়াই কোন সূরবর্তী ছানে চলৈ বাওয়ার ইন্ছায় তাঁর অবস্থান থেকে গানিয়ে (রওয়ানী হলেন। পথিমধ্যে নদী ছিল। তাতে ছিল যাত্রী বোঝাই একটি নৌকা, সে) বোঝাই নৌকায় পৌছটেই। (নৌকা রওয়ানা হতেই বড় সেখা দিল। যান্ত্রীরা বলল ও আমাদের মধ্যে ফোন নিউনি দৈনিষী ৰাজি আছে? ভাষে নৌকা থেকে সরিয়ে দেওয়া দরকার? সেন্টাকি-টিকে চিহ্নিত করার জন্য যান্ত্রীরা লটারী তথা সুরতি করতে একমত হল সভাসের তিনি [ অর্থাৎ ইউনুস (আ) ] লটারী (সুরতি) এত অংশগ্রহণ করলেন, (পরীক্ষায়) তিনিই দোদী সাবাভ হলেন। (অর্থাৎ লটারীতে জার নামই উঠল। সুতরাং তিনি নিজেই নদীতে ঝাঁপ দিলেন। সভবত তীর নিকটেই ছিল। তাই কিনারায় পৌহার জালার বাঁপ দিয়েছিলেন; আত্মহত্তার ইল্ছায় নর।) অত্পর (নদীতে বাঁপ দেওয়ার भने जामीन इकूरम) अकी माह जारक (जास) शिल क्रियत । जिसे जसने निर्देशक (এই ইবতেহাদী ভ্রান্তির কারপে) ধিকার দিন্দিলেন। (এটা ছিল আন্তরিক তওবা। তিনি মুখেও তস্বীহ পাঠ করে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন। অন্য এক আঁয়াতে আছে যে, যদি তিনি (খখন আলাহ্র) তসবীহ (ও ইত্তেপকার) পাঠ না করতেন, ভবে কিয়ামত পর্যন্ত মাছের পেটেই থেকে খেতেন। (উদ্দেশ্য এই যে, মাছের পেট থেকে বের হওয়া ্সভবপর হত না এবং ছিনি মাছেরই খোরাক হয়ে মেতেন্ধ) প্রতপ্রে ( মেহেতু ভিনি তস্থীহ ও ভঙ্গা করেছেন, তাই) জামি (তাঁকে নিরাপদ রেছেছি এবং মাছের াপুট থেকে বের করে) ভাঁকে এক প্রান্তরে নিজেপ করেছি, (অর্থাৎ আড়ি মাছট্টিক ু নির্দৃদ্ধে করলাম যে, ভাঁকে নদীতীরে উদ্গীরণ করে।) তিনি তখন রুগ ছিলেন। ্ৰেননা নাছের পেটে প্ৰৰ্থাণত বাষু ও খাদ্য পৌছাত না ৷) আমি (রৌদ থেকে ছায়া দানের জনা। তাঁর উপর এক রাচান্তিশিত বৃক্ষ উপ্পত করেছি। (এবং একটি পাহাড়ী ছাগল তাঁকে দুধ পান করিছে যেত।) আমি তাঁকে এক লক্ষ বা ততাধিক লোকের প্রতি (মুসেলের নিকটক্টী নায়নুয়া শহরে) প্রেরণ করেছিলাম। অতপর ভারা বিশ্বাস হাপন করেছিল। [অর্থাৎ আমাবের রাক্ষণ দেখে ভারা সংক্ষেপে বিশ্বাস ছাপন করেছিল এবং মাছের ঘটনার পর ইউনুস (আ) পুনরায় সেখানে গেলে ভারা বিভারিত বিশ্বাস ছাপন করেছিল।] অতপর (ইমানের বরকতে) আমি তাদেরকে নিশারিত সময় পর্যন্ত (অর্থাৎ আয়ুক্ষাল পর্যন্ত ভাক্ষণের জীরনোগভোগ করতে দিয়ে-ছিলাম।

#### ু । জানুৰবিক ভাতব্য বিষয়

আলোচ্য স্বায় সর্বশেষ ঘটনা হযরত ইউনুস (আ)-এর বর্ণনা করা হয়েছে। ঘটনাটি সূরা ইউনুসের শ্রেডাগে সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। উপরে তক্ষুস্থীরের সার-সংক্ষেপেও এর সারকথা এসে গেছে। তাই এখানে পুনরার্ডি নিস্পুয়োজন। তবে বিশেষভাবে আয়াতওলো সম্পর্কে কতিপয় জরুরী বিষয় নিশ্নে উল্লেখ করা হল।

কোন কোন তফসীর ও ইতিহাসবিদ কিন্তু আলোকপাত করেছেন মে, হয়রত ইউনুস (আ) মাছের ঘটনার পূর্বেই রসুল পদে বরিত হয়েছিলেন, না পরে বরিত হয়েছেন? কেউ কেউ বলেন যে, নাছের ঘটনার পরে তিনি রসুল হন। কিন্তু কোরআন পাকের বাহ্যিক বর্ণনা এবং অনেক রেওরায়েতদ্ভেট এটাই প্রবল যে, তিনি পূর্বেই রসুলপদে অভিষিক্ত ছিলেন। মাছের ঘটনা পরে সংঘটিত হয়।

বোঝাই নৌকার দিকে। ুড়া শব্দের অর্থ প্রভুর নিকট থেকে কোন গোলামের পালিয়ে বাওয়া। হযরত ইউনুস (আ)-এর জন্য এ শব্দ বাবহার করার কারণ এই মে, তিনি তার পরওয়ারদিগারের ওহার অপেকা না করেই রওয়ানা হয়ে গিয়েছিলেন। পরগদরগণ আল্লাহ্র নৈকটাপ্রাণ্ড বান্দা। তাঁদের সামান্য পদস্থলনও বিরাটাকারে ধরপাকড়ের কারণ হয়ে যায়। এ কারণেই এই কঠোর ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে।

তখন করা হয়, যখন নৌকা নদীর মাঝখানে তুফানে পড়ে এবং অতিরিজ বোঝাই হওয়াদ্ধ করেণে ভূবে যাওয়দি আশংকা দেখা দেয়। এ সময় সিভাত নেওয়া হয় যে, এক বাজিকে নদীতে কেজে তেকে। কাকে ফেলে দেওয়া হবে, ভা নিধারণকভা এই সুরভি পরীক্ষা করা হয়েছিল বে, লোকটি কে?

লটারী (সুরতি) বিধান ঃ এখানে সমরণ রাখা দরকার যে, লটারী বা সুরতির মাধ্যমে কারও অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যায় না এবং কাউকে অপরাধীও সাবান্ত করা যায় না। উদাহরণত লটারীয়োগে কাউকে চোর প্রমাণ করা যায় না। এমনিতাবে কোন বিরোধপূর্ণ সম্পত্তির মালিকানার ক্ষয়সালাও লটারী তথা সুরতির মাধ্যমে করা যায় না। তবে লটারী এমনক্ষেত্রে জায়েম বরং উত্তম, যেখানে কোন ব্যক্তি আইনত কয়েকটি বৈধ উপায়ের মধ্য থেকে কোন একটিকে অবলম্বন করার ক্ষমতা প্রাণ্ডে হয়। সেখানে সেযদি নিজের ক্ষমতা প্রয়োগ করার পরিবর্তে লটারীর মাধ্যমে কোন একটি উপায় অবলম্বন করে, তবে তা বৈধ। উদাহরণত যদি কারও একাধিক স্ত্রী থাকে, তবে সফরে যাওয়ার সময় যে কোন স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে তার এখতিয়ার রয়েছে। এখন আপন ক্ষমতার প্রয়োগ করার পরিবর্তে লটারীর মাধ্যমে একজনকে বেছে নিলে তা উত্তম হবে। এতে কেউ মনঃক্ষম হবে না। রস্কুল্লাহ্ (মা) তাই করতেন।

হযরত ইউনুস (আ)-এর ঘটনায়ও লটারীযোগে কাউকে অপরাধী প্রমাণিত করা উদ্দেশ্য ছিল না, বরং নৌকাকে বাঁচানোর জন্য যে কাউকে নদীতে ফেলে দেওয়ার ক্ষমতা ছিল। লটারীর মাধ্যমে তাই নিদিল্ট করা হয়েছে।

ا ر ها فل (अठभन्न जिन भन्नीजिल रामन।) فكا نَ منَ الْمُدُ حَضييَ

এর আডিধানিক অর্থ কাউকে অকৃতকার্য করে দেওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, লটারীতে তারিই নাম বের হয়ে এল এবং তিনি নিজেকে নদীতে নিজেপ করলেন। এতে আছ-হত্যার সম্পেহ করা উচিত নয়। কারপ, নদীর কিনারা সম্ভবত নিকটেই ছিল। তিনি সাঁতার কেটে কিনারায় পৌছার ইচ্ছায় নদীতে বাঁপ দিয়েছিলেন।

এ আরতে থেকে একথা জনুমান করা এক নয় যে, ইউনুস (আ) তসবীহ্ পাঠ না করলে মাছটি কিয়ামত পর্যন্ত থাকত। বরং উদ্দেশ্য এই যে, এ মাছের পেটেই ইউনুস (আ)-এর কবর হয়ে যেত ।

তস্থীত্ও ইংজ্পফার দার। বিপদাপদ দ্র হয় : এ আয়াত থেকে আরও জানা গেল যে, বিপদাপদ দ্র করার ক্ষেত্রে তসবীত্ও ইংজ্পফার বিশেষ ভরুত্বতন করে। সূরা আদিয়ায় বণিত হয়েছে যে, ইউনুস (আ) মাছের পেটে থাকা অবস্থায় বিশেষ-ভাবে এ কলেমা পাঠ করতেন :

क्रामान के विशेष के व

বরক্তেই আরাহ্ তা'আরা তাঁকে এই পরীক্ষা থেকে ট্রন্থার করেন। তিনি মান্তর পেট থেকে নিরাপদে বেরিয়ে আসেন। এ জন্মই বৃষ্ঠাগণের চিরাচরিত রীভি এই যে, তাঁরা ব্যক্তিগত অথবা সুম্ভিটগত বিপদাপদের সময় উদ্লিখিত করেয়া সোমা লাখ বার পাঠ করেনী এর বরকতে জান্ধায্ তা'জানা বিপদ দূর করেন। 🐣

আবু দাউদে হ্যরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াল্লাসের এক রেওয়ায়েতে রুস্ল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ মাছের পেটে হ্যরত ইউনুস (আ)-এর পঠিত দোয়া যে কোন মুসলমান যে কোন উদ্দেশ্যে পাঠ করবে, তার দোয়া কবুল হবে ৮—(কুরতুবী)

করলাক। তিনি তখন পীড়িত ছিলেন।) কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায়
যে, মাছের পেটে থাকার কারণে ইউনুস (আ) তখন খুবই দুর্বল ছিলেন। তার শরীরে
কোন লোমও অবশিষ্ট ছিল না।

নুন্দির কর্ম প্রান্ত বিশ্ব করা তার তার উপর এক লতাবিশিশ্ট বিলাহর। কাঙবিহীন বৃক্ষকে এই দির বিলাহর। রেওয়ায়েতে লাউ পাছের কথা উল্লেখ আছে। ছায়ার জন্য এ ব্যবস্থা করা হয়েছিল উন্দিশিশ শব্দ থেকে বোঝা যায় যে, হয় আলাহ্ তা'আলা লাউ পাছকেই কাঙবিশিশ্ট করে দিয়েছিলেন, নাহয় জন্য কোন বৃক্ষ ছিল যায় উপর লতাপাতা জড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, যাতে ছায়া লন হয়। জন্যধায় ভশু লতার বারা ছায়া পাওয়া কঠিন।

অথবা ততোধিক লোকের প্রতি পরগম্বর করে প্রেরণ করেছিলাম।) এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, আরাহ তা'আলা তো সর্বন্ধ, সবকিছুর খবর রাখেন, তিনি এই সন্দেহ প্রকাশ করলেন কেন? এর জওয়ার এই যে, এক লাখ অথবা ততোধিক—এ রাক্টাই সাধারণ মানুষ সম্পর্কে বলা হয়েছে। অর্থাৎ একজন সাধারণ মানুষ তাদেরকৈ দেখলে একথা বলত যে, তাদের সংখ্যা এক লাখ অথবা তার চেয়ে, কিছু রেশী। হযরত থানভী (র) বলেনঃ এখানে সন্দেহ প্রকাশ উদ্দেশ্যই নয়। তাদেরকে এক লাখও বলা যায়, ততোধিকও বলা যায়। করেল, ভয়াংশের প্রতি লক্ষ্য না করলে তাদের সংখ্যা এক লাখ ভিল বলা যায়, ততোধিকও বলা হায়। করেল, ভয়াংশের প্রতি লক্ষ্য না করলে তাদের সংখ্যা এক লাখ ছিল এবং ভয়াংশও গণনা করা হলে একলাখের কিছু বেশী ছিল।— (বয়ানুল কোরআন)

এ বাকাটি যেহেতু মাছের ঘটনার পরে উল্লিখিত হয়েছে, তাই এর জিডিতে কোন কোন তফসীরবিদ বলেন যে, ইউনুস (জা) এ ঘটনার পরে নর্যত ছাড় কুরে-ছিল্লেন। আলামা বগড়ী এমনও বলেছেন যে, এ আরাজে তাঁকে নায়নুয়ার দিকে প্রেলি কর্মল উল্লেখ নেই, বরং মাছের ঘটনার পরে তাঁকে জান্ত ক্ সম্প্রদায়ের কুছে প্রেলণ করাল উল্লেখ নেই, বরং মাছের ঘটনার পরে তাঁকে জান্ত জাধিক। কিন্ত কোর-

আন পাক ও হাদীস থেকে এ উজির সমর্থন পাওয়া যায় না। এখানে ঘটনার ওকতেই ইউনুস (আ)-এর রিসালত উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, মাছের ঘটনা রসুল হওয়ার পরে সংঘটিত হয়েছে। অতপর এখানে বাক্যটির পুনরায়িতি করার কারণ এই যে, সুস্থ হওয়ার পর তাঁকে পুনরায় সেখানেই প্রেরণ করা হয়েছিল। এতে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, তারা অল্পসংখাক লোক ছিল না, বরং তাদের সংখ্যা ছিল লাখেরও উপরে।

আমি তাদেরকে কিছুকাল পর্যন্ত জীবনোপভোগ করতে দিলাম।) 'কিছুকাল পর্যন্ত'
-এর উদ্দেশ্য এই যে, যতদিন তারা পুনরায় কুফর ও শিরকে লিপ্ত না হল, ততদিন
তারা আয়াব থেকেও বেঁচে রুইল।

মর্বা কাদিয়ানীর বিদ্ধান্তির অওয়াব ঃ হ্যরত ইউনুস (আ)-এর সম্প্রদায় যথাসমরে ঈমান গ্রহণ করার কারণে তাদের উপর থেকে আযাব সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল।
এটা সূরা ইউনুসের তফসীরেও কণিত হয়েছে এবং আলোচ্য আয়াত থেকেও কুটে
উঠেছে। এয়ই ফলপুরতিতে পাঞ্জাবের মিথ্যা নবী বির্বা গোলাম আহমদ কর্দিয়ানীর
বিদ্রান্তির অবসান হয়ে যায়। সে তার বিরোধীদেরকে চ্যালেঞ্জ কয়েছিল, যদি তারা
বিরোধিতা অব্যাহত রাখে, তয়ের অমুক সময়ে ভাদের উপর আয়ার এসে মাবে।
এটা আয়াহ্র ফয়সালা। কিন্ত এই চ্যালেঞ্জের পরেও বিরোধী পক্ষের তৎপরতা
আরও বেড়ে যায় অথচ আয়ার আসেনি। তখন এই ব্যর্থভার গ্রানি চাকা দেওয়ার
জন্য কাদিয়ানী বলতে ওরু করে যে, বিরোধীরা মনে মনে ভীত হয়ে পড়েছে, তাই
আয়ার অপসারিত হয়ে গেছে। যেমন, ইউনুস (আ)-এর সম্প্রদায়ের উপর থেকে সরে
গিয়েছিল। কোরআন পাকের আলোচ্য আয়াত এ অপব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যান করে। কারণ,
ইউনুস (আ)-এর সম্প্রদায় ঈমানের কারণে আমাব থেকে রক্ষা পেয়েছিল। এর বিপরীতে
কাদিয়ানীর বিরোধীপক্ষ ঈমান আনা দুরের কথা তার বিক্রদ্ধে আরও কোমর বেঁধে
রেগে গিয়েছিলেন।

فَامْتَفْتِهِمْ الْرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ ﴿ اَمْ خَلَقْنَا الْمُلْإِثُ الْمُلَاثِكَ الْمُلَاثِكَ الْمُلَاثِكَ الْمُلَاثِكَ الْمُلَاثِكَ الْمُلَاثِكَ الْمُلَاثِكُونَ ﴿ وَلِنَا اللّٰهُ ﴿ وَإِنَّهُمُ لِكَانَاتُ عَلَى الْبَنِينَ ﴿ وَإِنَّهُمُ لَكُونَ ﴿ اَصْطَفَ الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ ﴿ وَإِنَّهُمُ لَكُونَ اللّٰهُ ﴿ وَإِنَّهُمُ لَكُونَ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰلِلللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰلِلْمُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰلِلْمُ الللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰلِلْمُ اللللللّٰلُمُ الللللّٰلِمُلْمُ الللّٰل

صدرونين وكيكا وكين المجتنبة وكين المجتنبة وكين المجتنبة المجتنبة المجتنبة المخطرة والمخطرة و

তিওঁ এবার তাদেরকে জিজেস করুন, তোমার গালনকর্তার জন্য কি ক্ন্যান্তান রয়েছে এবং তাদের জন্য কি পুরু-সভান? (১৫০) নাকি আমি তাদের উপছিতিতে কেরেশতাগণকে নারীয়াগে সৃতিট করেছি? (১৫১) জেনো; তারা মনগড়া
উজি করে যে, (১৫২) 'জালাহ্ সভান জন্ম দিয়েছেন।' নিশ্চর তারা মিখ্যাবাদী।
(১৫৩) তিনি কি পুরু-সভানের ছলে কন্যা-সভান গছন্দ করেছেন? (১৫৪) তোমাদের কি হল, তোমাদের এ কেমন সিদ্ধান্ত? (১৫৫) তোমরা কি অনুধাবন কর না?
(১৫৬) না কি তোমাদের কাছে সুস্পত্ট কোন দলীল রয়েছে? (১৫৭) তোমরা সত্যবাদী
হলে তোমাদের কিতাব জান। (১৫৮) তারা আলাহ্ ও জিনদের মধ্যে সম্পর্ক সাবান্ত
করেছে, জখচ ছিনেরা জানে যে, তারা প্রেক্তার হয়ে জাসবে। (১৫৯) তারা ঘা বলৈ তা
থেকে আলাহ্ পবিরুল (১৬০) তবে যারা আলাহ্র নির্চারান বাদা, তারা প্রেক্তার
হয়ে জাসবে না। (১৬১) জতএব তোমরা এবং তোমরা যাদের উপাসনা কর, (১৬২)
তাদের কাউকেই তার হাত থেকে বিল্লান্ত করতে পারবে না (১৬৩) গুধুমার্র তাদের
ছাড়া যারা জাহারামে পৌছবে। (১৬৪) জামাদের প্রত্যেকের জন্য রয়েছে নিদিতট
ছান। (১৬৫) এবং জামরাই সারিবজ্জাবে দত্তার্যমান থাকি (১৬৬) এবং জামরাই
জালাহ্র পবিরুতা ঘোষণা করি।

#### তকসীরের সার-সংক্রেপ

্উপরে তওহীদের প্রমাণাদি ববির্ভ হরেছে।) অভপর [যারা কেরেশ্ভাগণকে আল্লাহ্র কন্যা এবং জিন সরদারদের কন্যাদেরকে কেরেশ্ভাগণের জননী বলে সার্যান্ত করে—(নাউর্থিল্লাহ) যাতে ফেরেশ্ভাগণের সাথে আল্লাহ্ তা'আলার বশেপত সম্পর্ক এবং জিনদের সাথে আ্লাইর সম্পর্ক অপরিহার্য হরে পড়ে— যারা আল্লাইর সাথে ফেরেশ্ভা ও জিন জাতিকে এভাবে শরীক ছির করে ] তাদেরকে জিভাসাকিলেন, আল্লাহ্র জন্য কি রয়েছে কন্যা–সভান আর তাদের জন্য কি পুল্ল-সভান। (অর্থাৎ তোমরা যখন নিজেদের জন্য পুল্ল-সভান পছল কর, তখন উপরোক্ত বিশ্বাসে আল্লাহ্র

জন্য ক্ন্যা-সভান কেমন করে সাব্যস্ত কর? এই হচ্ছে সে বিশ্বাসের প্রথম ছুটি। আর্থ শোন ্ না কি আমি জাদের উপন্থিতিতে ফেরেশতাগণকে নারীরাপে সৃতিট করেছি? (অর্থাৎ বিতীয় হুটি এই যে, তারা বিনা প্রমাণে ফেরেশতাগণের প্রভি নারী-ছের অপ্রাদ আরোপ করে।) ছেনে রাখ, (তাদের কোন প্রমাণ নেই, বরং নিছক) তারা মনসভা উক্তি করে যে, আলাহ্ সন্তান জন্ম দিয়েছেন। নিশ্চয়ই তারামিখ্যাবাদী। ্ৰুত্রাং এ বিশ্বাসের তৃতীয় হুটি এই যে, এতে আলাহ্র সভান হওয়া অপরিহার হয়ে পড়ে। প্রথম ছুটি যে মন্দ তা সাধারণ প্রচলন বারা, বিভীয় ছুটি যে মন্দ, তা ইতি-হাস-ভিত্তিক প্রমাণ ছারা এরং তুতীয় চুটি যে মুদ্দ, তা যুজি-ভিডিক দলীল ছারা প্রমাণিত ৷ মূর্খদের জন্য কোন বিষয় সাধারণের মধ্যে ম<del>দ্</del>য প্রমাণিত করা হলে তা অধিক কার্যকর হয়ে থাকে। তাই প্রথম স্কুটি ভিন্ন ভরিতে পুনরায় বর্ণনা করা হচ্ছে—) আলাই কি পুর সভানের পরিবর্তে কন্যাসভান প্রদুদ করেছেন? তোমাদের কি হল? জ্বোমাদের প্রক্রেমন সিদ্ধান্ত, (ভা সাধারণের মধ্যে তোমরাও মন্দ্র মনে কর।) তোমরা কি জনুধাবন:কর না (যে, এই:বিশ্বাস যুজি-প্রমাণেরও পরিপন্থী ?েয়দি যুজি-প্রমাণসা থাকে, ভবে) ভোমাদের কাছে এর সুস্পত্ট কোন (ইতিহাস-ভিডিক) সলিল আছে কি 🔭 জেমরা (এড়ে) সভাবাদী হলে তোমাদের কিলাব উপস্থিত কর 🗟 উপরোজ বিশ্বাসে ফেরেশতাগ্রণকে সভান ছির করা ছাড়াও) ছারা আল্লাহ্র মধ্যে ও জিনদের ম্ধে, সম্পর্ক ছির করেছে, (যা আরও স্পষ্ট্রপে বাতিল। কেননা, যে কাজের জনা ন্ত্রী দুরুকার, আল্লাহ্ তা থেকে পবিদ্ধ। সুতরাং দাল্লতা সম্পর্ক অসম্ভব হলে তারই শাখা—ৰঙর সম্পর্কও অসম্বব হরে।) অথচ জিনেরা জানে যে, তারা (অর্থাৎ তাদের ্কাফ্রিররা আযাবে) গ্রেফতার, হবে। (কারণ তারা আল্লাহ্ সম্পর্কে মন্দ্র বিষয়াদি বর্ণনা করে। অথচু) আলাহ সেসবু বিষয় থেকে প্রিক, যা তার।বর্ণনা করে।(সুত্রাং এসুব বর্ণনার কারণে তারা আয়াবে গ্রেফ্ডার হবে।) কিন্ত যারা আল্লাহ্র খাঁটি (অর্থাপ্র মু'মিন) বাদা, (তারা আয়াব থেকে বেঁচে থাকবে)। অত্এব তোমরা এবং ুজুমরা বেসুব উপাসোর পূজা কর, তারা (সবাই মিলেও) আলাহ্ থেকে কাউকে বিহাত করতে পারবে না, (ব্রস্তত তোমরা তো এ চেড্টাই কর।) কিন্ত তাকেই (বিহাত করতে পারবে) যে (আল্লাহ্র ভানে ) জাহালামে পৌছবে। (অতপর বলা হল্লে যে, তাদের মধ্যে যারা ফেরেশতা, তারা বলে, আমরা তো কেবল দাস। আমাদেরকে যে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে, তাতে) আমাদের প্রত্যেকের জন্য এক নিদিন্ট তর রয়েছে 🗸 ( আমরা তাই পালনে রত থাকি। নিজের খেয়াল-খুশীমত কিছুই করতে সারি না।) আমরা ( আরাহ্র সামনে তাঁর হকুম শোনার সময় অথবা তাঁর ইবাদত্ করার সময় ্জাদের সহকারে) সারিব্দভাবে দঙায়্মান, থাকি এবং আলাহ্র প্রিছডা্ও বর্ণনা করি। ্রেম্রেশতাগণ নিজেরাই যখন দাসত বীকার করছে, তুখন তাদেরকে উপাসা বলে স্ক্রমন্ত্র করা নিরেট বোকামি। সুতরাং ছিন ও ক্লেরেশতাগণকে আল্লাহ্ন্রাপে বিশ্বাস করা উদ্যুক্তেশ বাতিল প্রমাণিত হল।)

#### আনুষ্টিক ভাঠনা বিষয়

পরগমরগণের ঘটনাবলী উপদেশ ও শিক্ষার উদ্দেশ্যে বণিত হয়েছিল। এখন আবার তওহীদ সপ্রমাণ করা ও শির্ক ছাতিল করার আসল বিষয়বস্ত বর্ণনা করা হচ্ছে। এখানে এক বিশেষ ধরনের শিরক খণ্ডন করা হয়েছে। মন্ধার কাফিরদের বিষাস ছিল যে, ফেরেশতাগণ আলাহ্র কন্যা এবং জিন সরদার-দুহিতারা ফেরেশতা-গণের জনমী। আলামা ওয়াহেদী বলেনঃ এ বিশ্বাস কোরাইশ গোল্ল ছাড়াও ভুহাইনা, বন্-খোলারা, বন্-খোলারা ও বন্ সালীহ্দের মধ্যেও বন্ধুল ছিল।—(তঞ্জীর-ক্রীর)

বিশ্বাস খণ্ডনের দলীল পেশ করা হয়েছে। এসব দলীলের সারমর্ম এই যে, প্রথমত তোমাদের এ বিশ্বাস ব্যাং তোমাদের প্রচলিত প্রথা-পদ্ধতির দিক দিয়ে সম্পূর্ণ প্রান্ত। কারণ, তোমরা কন্যা-সন্তানকে লজ্জার কারণ মনে কর। যে বন্ধ তোমাদের জন্য লজ্জাজনক, তা আল্লাহ্র জন্য কেন লজ্জাজনক হবে না? এরপর তোমনা ফেরেশতা-গর্ণকে আল্লাহ্র কন্যা বলে সাবান্ত করেছ। তোমাদের কাছে এর কোন দলীল আছে কি? কোন দাবি প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিন রক্ম দলীল হতে পারে—(১) চাচ্চ্যুম্ব দলীল, (২) ইতিহাসভিত্তিক দলীল অর্থাই এমন ব্যক্তির উল্জি, যার সত্ততা সর্বজনব্দীকৃত এবং তে) যুক্তিভিত্তিক দলীল। প্রথমোক্ত দলীল নিশ্চিত অনুপন্থিত। কারণ আল্লাহ্ তাজ্জালা যখন কেরেশতাগণকে সৃষ্টি করেন, তখন তোমরা উপন্থিত ছিলে না। কাজেই ফেরেশতাগণ যে নারী, তা জানা সন্তব নয়।

আরাতের মতলব তাই।

ত্রির্থি এটি এটি এটি এটি এটি এটি এটি এটি আরাতের মতলব তাই।

ইতিহাসভিত্তিক দলীলও তোমাদের কাছে নেই। কারণ, সর্বজনস্বীকৃত সতাবাদী ব্যক্তির
উজিই ধর্তবা হয়ে থাকে। অথচ যারা এই বিশ্বাসের প্রবজ্ঞা, তারা মিথ্যাবাদী, সুতরাং
তাদের উজি দলীল হতে পারে না।

গত দলীলও ভোমাদের সমর্থন করে না। কারণ, বরং তোমাদের ধারণা অনুষাল্লী পূল-সভানের মুকাবিলার কন্যা-সভান হীন। এখন যে সভা সমগ্র সৃষ্টভগতের সেরা তিনি নিজের জন্য হীন বন্ধ কেমন করে গছন্দ করতে গারেন।

আয়াতের উদ্দেশ্য তাই। এখন একটিমান্ত্র পথ অবশিষ্ট থাকে। তা এই যে, কোন আসমানী কিতাব ওহীর মাধ্যমে তোমাদেরকে এই বিশ্বাস শিক্ষা नित्राह । अमनि हत्स थाकल त्न उद्दो ७ किलाय अस त्मश्र हैं के किलाय अस त्मश्र हैं कि किलाय अस त्मश्र हैं कि किलाय

হঠকারীদের জন্য আক্রমণান্তক উত্তরই অধিক উপযুক্ত ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে জানা গেল যে, যারা, হঠকারিভায় বজপরিকর, তাদেরকে আক্রমণান্তক
জওয়াব দেওয়াই অধিক উপযুক্ত। আক্রমণান্তক জওয়াব বলা হয় প্রতিপক্ষের দাবি
ভারই অন্য কোন হীকৃত নীতি দারা খণ্ডন করা। এতে এটা জরুরী হয় না যে,
সেই জন্য নীতি আমরাও ছীকার করি, বরং প্রায়ই সে নীতিও জাত হয়ে থাকে।
কিন্তু প্রতিপক্ষকে বোঝানোর জন্য একে কাজে লাগানো হয়। এখানে আলাহ্ তা'আলা
ভাদের রিয়াস খণ্ডন করার জন্য হয়ং তাদেরই এই নীতি ব্যবহার করেছেন যে,
কন্যা-মুন্তান লজ্জা ও দোষের বিষয়। বলা বাছল্য, এর অর্থ এই নয় যে, আলাহ্ তা'আলার মতেও কন্যা-সন্তান লজ্জার বিষয়। এছাড়া এর অর্থ এমনও নয় যে, কাফিররা
ফেরেশভারণকে আলাহ্র কন্যা-মন্তান না বলে পুর-মন্তান বললে সঠিক হত। বরং
এটা ইল্যামী জওয়াব, যার লক্ষ্য হয়ং তাদেরই হীকৃত ধারণা দিয়ে তাদের
বিশ্বাসকে খণ্ডন করা। নতুবা এ জাতীয় বিশ্বাসের মত্যিকার জওয়াব ভাই, যা কোরআন পাকের কয়েক জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ আলাহ্ অভাবমুক্ত, তার কোন
সন্তানের প্রয়োজন নেই এবং সন্তান থাকা তার মহান মর্যাদার যোগাও নয়।

जाता जाजार् जांजी و بَيْنَكُ وَ بَيْنَ الْجِنَّةُ نَسَبًا إِسْ الْجِنَّةُ نَسَبًا ﴿ مِعْلُوا بَيْنَكُ وَ بَيْنَ

মধ্যে বংশ সম্পর্ক ছির করেছে।) এটা মুশরিকদের প্রান্ত বিশ্বাসের বর্ণনা যে, জিন সরদার-দৃহিতারা ফেরেশতাগণের জননী। কাজেই (নাউযুবিল্লাহ্) আল্লাহ্ তা'আলা ও জিন সরলার-দৃহিতাদের মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্ক হল। এই সম্পর্কের ফলেই ফেরেশতা-গণ জন্মলাভ করেছে। এক রেওয়ায়েতে আছে, মুশরিকরা যখন ফেরেশতাগণকে আল্লাহ্র কন্যা সাব্যস্ত করল, তখন হয়রত আবু বকর (রা) জিজেস করলেন ঃ তবে তাদের জননী কে? তারা জওয়াবে বললঃ জিনসরদার-দৃহিতারা।—(ইবনে-কাসীর)। কিন্তু এই তফসীরে খট্কা থেকে যায় যে, আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ও জিনদের মধ্যে বংশগত সম্পর্ক উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু এ সম্পর্ক তো বংশগত সম্পর্ক নয়।

সূতরাং অপর একটি তফসীর এখানে অগ্রগণ্য মনে হয়, যা হয়রত ইবনে-আব্বাস, হালাম বসরী ও ষাত্তাক থেকে বণিত রয়েছে। তাঁরা বলেনঃ কোন আরববাসীর বিশ্বাস ছিল যে, ইবলীস আল্লাহ্র দ্রাতা (নাউযুবিল্লাত্)। আল্লাহ্ মললের স্রুটা আর সে অমঙ্গলের স্রুটা। এখানে এই বাতিল বিশ্বাস খণ্ডন করা হয়েছে।

्रेडें वेंकें । वैद्यान विद्यान कर ति केंदि वेंकें विद्यान कर ति किंदि विद्यान कर ति

লেকন্ত্ৰ ভূমন্ত্ৰ কে প্ৰ

ভারা প্রেক্ষার হবে। উদ্দেশ্য এই যে, যেসর শর্যান ও জিনকে ভোমরা ভারাহ্র সাথে শরীক ছির করে রেখেছ, তারা ছারং ভালরপেই জানে যে, পর্কুলার ভাদেরকেও মাল পরিপতির সম্মুখীন হতে হবে। উদাহরণত ইবলীয় ভার অখত প্রিণতি সম্পূর্কে সমাক ভারাহ্র সমকক হির করা কত বড় বোকায়ি।

(১৬৭) তারা ভা বলত (১৬৮) বিদ আমাদের কাছে সূর্ববর্তীদের কোন উপদেশ আকট, (১৬৯) তবে আমরা অবশ্যই আলাহ্র মনোনীত বালা হতার। (১৭০) বস্তুত তারা এই কেরিআনকে অধীকার করেছে। এখন শীকুই তারা জেনে নিতে পারবে, (১৭১) আমার রসূর বালাগণের বাাপারে আমার এই বাক্য সত্য হয়েছে বে, (১৭২) অবশ্যই তারা সাহাব্যপ্রাণ্ড হয়, (১৭৬) আর আমার আহিনীই হয় কিল্টী। (১৭২) অবশ্যই তারা সাহাব্যপ্রাণ্ড হয়, (১৭৬) আর আমার আহিনীই হয় কিল্টী। (১৭৪) জতএব আপনি কিছুকারের জন্য তাদেরকে উপেক্সা করুন (১৭৫) এবং তাদেরকে দেখতে থাকুন। শীলুই তারাও এর প্রিণাম দেখে নেরে। (১৭৬) আমার জাবাব বি তারা দ্বুত কামনা করে? (১৭৭) অতপর বখন তাদের আছিনার আলাব নাবিল হবে তখন বাদেরকৈ সতর্ক করা হলেছিল, তাদের স্কাল্বেলাটি হবে খুবই মন্ত্র। (১৭৮) আপনি কিছুকারের জন্য তাদেরকে উপেক্সা করুন (১৭৯) এবং দেখতে প্রাক্তন, শীলুই তারাও এর পরিশাম দেখে নেবে।

#### एकज़ीरतंत्र जात-जररक १

ভারতি ভির্মাৎ আরবের কাফিররা রিস্কুর্মাহ্ (সা)-র নিবুরত বাঁডির পূর্বে বর্নত, যদি আমাদের কাছে পূর্ববভাদের (গ্রন্থের মন্ত) জিন উপদেশ থাকত, (অর্থাৎ ইহদী ও খুস্টানদের কাছে যেমন রস্ল ও কিভাব এসেছে, আমাদের জন্যও যদি ভিন্মন ৬০—

হত, তবে আমরী আলাহ্র মাটি বান্দা হতাম। (অধীৎ সেই কিতবিকে সত্য মনে করতাম এবং তা মেনে চনভাম-তাদের মত মিখ্যারোপ ও বিরোধিতা করতাম না।) অতপর (বিধন সৈ উপদেশপ্রস্থ কোরজান রস্ভার মাধামে তাদের কাছে পৌছার, তখন) তারা একে উন্দীকার করতে উক্ল কংলছে। তারা তাদের অসীকার ভঙ্গ করেছে। কার্জেই শীঘুই ভারা (এর পরিণাম) ভেঁমে নেযে। [সে মতি মৃত্যুর সাথে সাঘেই কুকরের পরিশাম সাম্নে এসে গেছে এবং কোন কোন শাভি মৃত্যুর পূর্বেও ভূেগি করেছে। প্রতিপ্রাপ্তবাহি (সা)-কে সাম্প্রনা দেওয়া ইয়েছে যে, পর পক্ষের বর্তমান শান-প্ওকত ক্প্ৰারী। (कनना, ] আমার রসূল বালাগণের জন্য আমার এই বাক্স পূর্ব থেকেই ( क्रिके अंश्रह-मार्क्याप्तरे ) क्रम्सातिल बाह्य या, निग्ने जातारे द्वाने धनन अनः ্ আমার সাধারণ নির্ম এই বে; ) আমার বাহিনীই বিজয়ী হয়ে থাকে। (এতে কুটুক্র অৰ্কুসারিগ্রপ্ত অভত্তা ) জুতএব, আগুনি (আমন্ত হোন এবুং) কিছুকালের জনা (সবর বর্কন এবং ভাদের বিরোধিতা ও উৎপীড়ন থেকে) মুখ ফিরিয়ে রাখুন कुर्त जात्रत्व । (अर्थार अक्त । नीमुरे जाता । । (अर्थार अजुन भारत এবং মৃত্<del>যুর পূর্বেও ভাদেরকে শান্তির</del> সম্মুখীন হতে হবে। ভীতি প্রদর্শনের হমকির नात जिता कारण आदेश अने वनक्ष हा, अतम कार्य गाँउ। अत क्षश्रात वना হরৈছে :) তারা কি আমার আযাব ৪ ত কামনা করে ? অতপর যখন তাদের আঙিনায় आयार, नाशित अर्थ, एथन वारमदाक जिल्ल करा राशित, जारमद मिन খুবই মুন্দ হবে (আয়াব সরবে না )। অতএব আপনি (আছ ভ হোন এবং ) কিছুকাল ্রাপ্তর্<del>ব্যার্থর</del>্ক্রান্<sub>ত্</sub>)ভোলেরাং∛িবিরোধিতা ও উৎপীক্ষমর ±রতি∋্থেয়াল্ করবেন না ্ত্রপ্রং (ছান্তরকে) দেশতে পাকুন (ন্বর্পাৎ অপেক্য ক্রম্কন)। শীঘুই তারাঞ্জনেরে। ত 🖅 আৰু 🕟 আনুদ্ধি ছো: খনেই।বিখাস ক্ষয়নঃ ভারা জ্লাখে বিখাস ক্ষয়নে। 🎠

#### 

ইসলামের মৌলক বিশ্বাসসমূহ যুক্ত-প্রমাণের দ্বারা সপ্রমাণ করার পর আলোচ্য আরাতসমূহে কাফিরদের হঠকারিতা বণিত হয়েছে। বলা হয়েছে, তারা রস্লুলাহ্ (সা)-র নবুরত আগমনের পূর্বে বাসনা প্রকাশ করে বলত যে, কোন পর্যাদর আগমন করলে আমরা তার অনুসরণ করতাম। কিন্তু যখন মহানবা (সা)-র আগমন করিল আমরা তার অনুসরণ করতাম। কিন্তু যখন মহানবা (সা)-র আগমন করীম (সা)-কে সাম্ম্মনা দেওয়া হয়েছে যে, আগনি তাদের উৎপাড়নে মনঃক্ষুত্র ইবেন না। সোদিন দূরে নর, যখন আগনি বিজয়ী ও কৃতকার্য হবেন এবং তারা হবে পরাভূত ও আযাবের লক্ষ্যবন্ত। পরকালে তো তা পরিপূর্ণভাবেই দেখা যাবে, তল্পার দুনিরা-তেও আরাহ্ব দেখিয়েছেন যে, রদ্ধ যুক্ত থেকে মন্ত্র প্রকার প্রতিটি জিহাদে আরাহ তার রস্কাকে সাম্বন্ধ দান করেছেন এবং শক্ষ্য প্রকাকে রাক্তিছার ও অপমানিত করেছেন।

医沙丘

बाबार् उन्नामात्मस विज्ञासस स्थापन । जिल्हे · 10 · 20

Fitts.

- 40 - 4 33-টোটুরে এটা ন্ট্রান্ট্রন্ত — এটার আরাতের অর্থ এই যে, আমি পূর্বাকেই হি র করে রেখেছি CONTRACTOR TO THE COST ষে, আমার বিশেষ অনুগ্রহপ্রাপত বান্দা পরগ্ররগণই বিজয়ী হবেন। এতে প্রন্ন হতে পারে যে, কোন কোন পরগমর তো দুনিয়াতে বিজয়ী হননি। জওয়াব এই যে, জানা পরসম্বর্মণের মধ্যে অধিকাংশ পরসম্বরের সন্দ্রদার মিখ্যারোপের অপরাধে আফাবে ইপতিত ইয়েছে, কিন্তু পর্যপ্তর্যপূপকে আঁকাব ভাকে দূরে রাজা হলেছে। े মার কল্লেকজন পরগম্বর দুনিয়াতে শেষ পর্যন্ত বৈষয়িক বিজয় লাভ করতে সক্ষমাহ্ম নিঃ কিন্তু যুক্তিভাকে তাঁরাই সর্বদা উধ্বে রয়েছেন এবং আদূর্শগত বিজয় লাভ করেছেন। তবে এই বিজয়ের বৈষয়িক আলামত পরীক্ষা ইত্যাদির মত বিশেষ কোন উপযোগিতার কার্মণু পর্কাল পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে হয়রত খানভী (র) -র ভাষায় এর দৃষ্টার্ভ জনম হয়, কোন ঘূণিত দস্য কোন উচ্চপদহ স্তরকারী কৃষ্ণকর্তার সাথে সফররত অবছায় পথি-মধ্যে দুসুবৃত্তিতে লিণ্ড হলে সর্কান্ধী কর্মকর্তা আলাহ -প্রদত্ত অসাধারণ বৃদ্ধিমতার ুকারণে হয়ত দসুকে ভোষামোদ, করবেন, কিব রাজধানীতে পৌছে দসুকে প্রেফতার করে শাস্তি দেবে। সুতরাং এই সাময়িক প্রতিপত্তির কীরণে দস্যুকে শাসক এবং কর্মকর্তাকে শাসিত বলা যায় না। বরং আসল অবস্থার দিক দিয়ে দিস্যু প্রতিসন্তির অবস্থায়ও শায়িত এবং সরকারী কর্মকর্তা পরাভূত অবস্থায়ও শাসক। এ বিবয়টিই হযরত ইবনে আব্বাস (রা) সংক্ষিণ্ড ও সাবলীল ভঙ্গীতে বর্ণুনা ব্রুক্তেন ডিনি ( त्रवाह्मत ह्वाह्मत ) المدلم يفور والفي الدانيه بنمر والفي الاخرة ( कानेन خرة )

किंख जर्वेपी मान दार्था पदकार या, निधिय विजय हार्क किर्दा श्रीयातिक বিজয়, কোন জাতি কেবল বংশগত বৈশিশ্টা অথবা ধর্মের সাথে নামেমার সন্দর্কের দারা তা অর্জন করতে পারে না। বরং মানুষ যখন নিজৈকে আলাহর বাহিনীর উক্জন সৈনিকরাপে গড়ে ভোলে, তখনই তা অজিত হতে পারে। এর অপরিহার মরাই হছে এই বে, জীবনের প্রতিটি ক্লেট্র আল্লাইর উনিস্পত্যকে লক্ষ্য হিসাবে প্রহণ করিতে হুরে। এখানে ও ্রাক্র (আমার বাহিনী) শব্দটি বাজ করছে যে, যে ব্যক্তি ইসলমি গ্রহণ করে সে নিজের সকল কর্মশক্তি শয়তানী শক্তির বিরুদ্ধে বায় করার জনা আলাহুর সাথে চুজি করে। এই শর্ডের উপরই বৈষয়িক অথবা আদর্শগত, পার্থিব অথবা সারু-উপর্বেক্ত পরাজন্তমন্ত্র মাল হ ব্যুদ लोकिक विजय निर्वत्रभीता। वकाल कि. के किए प्रवर्धिक वर्षकार 🏗

ट प्राप्त क्षेत्र क्षेत्र हैं। विशेष क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्रक **जातक व्यक्तिनाच जाम वामाद, ज्ञान मातिहाक महर्क वृह्य, बाह्यिक जाह्य अम्मात** বেলাটি হবে খুবই মন।) আরবী বাক পছতিতে আছিলার নামে আহার অর্থ কোন

বিশ্বদ একেবারে সামনে এসে উপছিত হওয়া বোঝায়। 'সকলে বলার কারণ এই যে, আরবে শরুরা সাধারণত এ সমরেই আক্রমণ পরিচালনা করত। রস্লুরাহ্ (সা)-ও তাই করতেন। তিনি কোন শরুর ভূখণ্ডে রান্নি বেলায় পৌছালেও আক্রমণের জন্য করেল পর্বত অংগজা করতেন।— মামহারী)। হারীয়ের বণিত আছে, রস্লুরাহ্ (সা) ষখন সকাল বেলায় খয়বর দুর্গ আক্রমণ করেন, তখন এই বাকাবলী উচ্চারণ করেনঃ

করেনঃ

করেনঃ

(ভ্রমণি আরাহ্ মহান। খয়বর বিশ্বজ হয়েগ্রেছে। আম্রা যখন কোন কল্যামের আঙিনায় অ্যতর্গ করি, তখন যালেরকে পূর্ব-সভর্ক করা হয়েছিল, তাদের সক্রেজ্ব ব্রহ মন্দ্র হয়ঃ)

سُبِحُن رَبِّكُ رَبِّ الْعِنْ قُرْعَتُنَا يُصِفُونَ وَ وَسَلَمُ عَلَى الْمُرْشُلُونَ وَ وَسَلَمُ عَلَى الْمُرْشُلُونَ وَ

(১৮০) পৰিৱ জাপুনার প্রওয়ারদিগারের সন্তা, তিনি সম্মানিত ও পৰিৱ, বা তারা বুর্থনা করে ফা থেকে। (১৮১) পরগল্পরগণের প্রতি সালাম ব্যিত হোক। (১৮২) সুমান প্রশংসা বিষয়ালক জালাহুর নিমিত।

#### **डिक्क्जीरवर्ज जात-**जररे**क्क्र**न

আগনার মহান পর্ভয়ারদিলার যিনি বিশ্বাট মহিমার অধিকারী সেসব বিষয় থেকে পরিত্র যা তারা (কাফিররা) বর্ণনা করে। (অতএব আলাহকে এসব বিষয় থেকে পরিত্রই সাবাস্ত করুন এবং প্রয়গ্ররগণকে অবুণা অনুসর্থীয় মনে করুন। কেনুনা আমি আঁদের শানে বলিঃ) সালাম ব্যিত হোক প্রগদ্বগণের প্রতি (এবং আলাহকে নিরক ইত্যাদি থেকে প্রিত্ত মনে কুরার সাথে সাথে তাঁকে সর্বওণে ওণান্বিতও মনে কুরার । কেনুনা সমন্ত প্রশংসা বিশ্বপালক (ও মালিক) আলাহ্ তা আলারই নিমিত।

### धार्मेवनिक कार्यर विवन

উপরোজ আয়াতগুলোর মাধ্যমে সূরা সাক্ষাত সমাপ্ত করা হয়েছে। সত্য বলতে কি, এই সুন্দর সমাপ্তির ব্যাখ্যার জন্য বিরাট পুজক দরকার। সংক্রেপে ব্রুল্লা যায় থ্রে, আল্লাফ্ তা'জালা এই সংক্ষিপত তিনটি আয়াতের মধ্যে সুরার সমস্ত বিষয়বন্ত ভরে দিয়েছেন। তওহীদের বর্ণনা ঘারা সূরার সূচনা হয়েছিল, যার সার-মর্ম ছিল এই যে, মুনরিকরা আল্লাহ্ সম্পর্কে যেসব বিষয় কর্ণনা করে, আল্লাহ্ ভিডিজালি সেউলো থেকে পবিল্ল। সেমতে আলোচ্য প্রথম আয়াতে সে দীর্ঘ বিষয়বন্তর

the time of the sections

দিকেই ইনিত রয়েছে। এরপর সূর্রে, শৃষ্ট্রপর্যরগণের ঘটনাবলী বণিত হয়েছিল। সেমতে দিতীয় আয়াতে সেগুলোর দিকে ইশারা করা হয়েছে। অভপর পুংখানুপুংখরুপে কাফিরদের বিশ্বাস, সন্দেহ ও আগর্ভিসমূহ যুঁতি ও উজির মাধ্যমে খণ্ডন করে বলা হয়েছিল যে, শেষ বিজয় স্তাপহীরাই অর্জন করেব। এসব বিষয়বন্ত যে ব্যক্তিই জান ও অন্তর্গণিট সহকারে পাঠ করবে, সে অবশেষে আল্লাই তা'আলার প্রশংসা ও বৃতি পাঠ করতে বাধ্য হবে। সেমতে এই প্রশংসা ও বৃতির উপরই সূরার সমাণিত টানা হয়েছে।

বহার প্রতাক্ষভাবে এবং পরকালের বিষয় পরোক্ষভাবে হান পেয়েছে। এভলো সপ্রমাণ করাই বিষয় স্বার আসভারে বিষয় সরোক্ষভাবে হান পেয়েছে। এভলো সপ্রমাণ করাই বিষয় স্বার আসভার লক্ষ্যে। এতলসভার শিক্ষাও দেওয়া হলেকেরে, মু ফিনের কর্তরা তার প্রতাকটি প্রসন্ধ, ভাষণ ও বৈউক আরাহ্র মহত্ব বর্ণনা ও প্রশংসা হিনে সমাণত করাই। সেমতে আরালা কুরত্বী ও ক্ষেত্রে হররত আবু সাসিদ খুদরী (রা)-র একটি উজি বর্ণনা করেছেন। ভিনি বললেনও আমি রস্ব্রহাহ (সা)-কে নামায় সমাপনাত্তে একাধিকবার ভনেই। এছাড়া কতিগর তক্ষমীর প্রছে এ মর্মে হ্ররত আলী (রা)-র উজি বর্ণিত আছে যে, যে বাজি কিয়ামতের দিন পূর্ণমানার প্রভার দেতে হায়, তার প্রতাক বৈঠক শেষে এই আরাভির কিলাওরাত করাত হাজে হররত প্রারীর রাচনিক রস্ব্রহাহ (সা) থেকেও বর্ণনা ক্রেক্সান (তক্ষমীর হাডেন হ্ররত প্রারীর রাচনিক রস্ব্রহাহ (সা) থেকেও বর্ণনা ক্রেক্সান (তক্ষমীর হ্রনে কারীর)

سبجهان رقع وب العزة عما يعفون وسلام على المرسلين و العند

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

ম্ভার অবতীপ, ৫ ককু, ৮৮ আয়াত

بنسم الله الرحمن الرحسيون

، ذِكَ اللَّهِ كُرِنَ بَلِ الَّذِينِ كُفُرُ وَالَّذِي عِثْرَةٍ بُوّا أَنْ حِكَا مُعُمَّ مُّنُنْ إِنْ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكُفِي وَكَ هِٰذَا سِمِ بَعَكَ الْذَلِهَةُ إِلَهًا وَّاحِدًا وَإِنَّ لَمْنَا لَتَنَي أُنَّاكُ إِنَّ لَمُنَا لَتُنَّى أُنْ عُجَّابُ وَأَنْطَلَقَ الْمُلَأُ مِنْهُ اَنِ امْشُوا وَاصْدِرُوا عَلَى الْهَدَكُمْ } إنّ هٰذَا لَثَىءُ يُرَادُ ٥ مَا سَعِنا بِهُ غِ الْبِلَّةِ الْاِخِرَةِ ۚ إِنْ مِنْ الْآ اخْتِلَا فَي أَلْزِلَ عَلَيْهِ الْآلِالَا مِنْ بَيْنِنَا بِلَ قُمْ فِي شَاكِ مِنْ ذِكْرِنْ ، بَالْ لَتَا ا يَكُوفُوا عَذَاتِ اللَّهِ عِنْدُ هُمْ خَزَايِنُ رَحْمَة مَ يَكَ لَعَنْ إِلْوَقَابٍ أَامُ لَهُمْ مُلُكُ التَكُونِ بَيْنَهُمَا وَلَكُرُتُعُوا فِي الْأَسْبَابِ ﴿ جُنُدُ مُمَّا الْ زُوْمُرْمِينَ الْكَمْزَابِ ۞ كُذَّبَتْ قَبْلُهُمْ قَوْمُ نَوْجٍ وْعَادُ ﴿ وَكُوْلُوعُونَ دُوْ الْكُوْتَادِ ﴿ وَثَنُودُ وَقُومُ لُؤُطٍ وَأَصْلُ لَكُنَّكُو الْكُمْنَاكِ الْكُمْنَاكِ صَ إِنْ كُلِّ اللَّاكِذَ بَالرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابٍ ﴿ وَمَا يَنْظُرُ هَوُلَا مِ الْأَصِيرُ حَا وَاحِدَةً مَالَهَا مِنْ فَوَاقٍ ﴿ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِلَ لَنَا قِطَلَا قَبْلَ يُومِ الحِسَابِ

www.eelm.weebly.com

৴৺৾৴৴৺৾*ত*িপ্ৰসর্ভা কলেশামরি ও**িজসীফ্রেরাবান আলাহ্র নাড়েওজে**্ট্র

(b) ছোয়াদ— শর্মর উপদেশপূর্ণ কৌরজানের, (২) বরং আরা ক্রিকর তারা অহংকার ও বিরোধিতরি লিম্ত। (৬) ভাদের আগে আরি ফ্রভ জনগোঠীকে अस्ट्रज করেছি, অতসর তারা আর্তনাদ করতে ওক করেছে, কিব্তু তামের নিজ্তি লাভের সময় ছিল না। (৪) তারা বিস্ময়বেধি করে যে, তাদেয়ই কাছে তাদের মধ্য থেকে একজন স্টর্ককারী আগমন করেছেন। ভার কাফিলরা বলে এ-ভো এক মিখ্যাচারী যাদুকর। (৫) সে<sup>ু</sup>কি বহ<sup>্</sup>উপাদ্যের পরিষতে এক উপাদ্যের উপাসনা <del>সাব্যক্ত করে</del> দির্ব্বৈছে। নিশ্চর উটা এক বিসময়কর ব্যাপার! (৬) ভালের ক্রচ্ডিসয়ঃ বিশিষ্ট**্র**ান্তি এ কথা বলে প্রস্থান করে যে, তোমরা চলে যাও এবং ছোমাদের উপাস্কেদরপূজার দুরু থকি। নিশ্টয়ই এ বিক্তৰ্য কোন বিশেষ উদ্দেশ্যপ্তগোদিত। (৭) ऋট্যরাঃসায়েক ধর্মে ঐশিবনৈর কর্মা উনিমি ি এটা মনগড়া ব্যাপার বৈ নয়। (৮) আমালের শম্য থেকে অনু কি তারিই প্রতি উপদেশবাণী অবতীর্ণ হল 🏗 বস্তুত ওরা আমার উপদেশ সম্বাহ্র সন্দিহার ; বরং ওরা এখনও আমার শান্তি আখাদন করেনি। (১). না কি ভাদের কাছে আগনার পরাজীত সরাবীন পালনকতার রহমতের কোন ভাতার রলছে? (১০) না কি নভোমতল, ভূমিউন ও এডসুভরের মধ্যবতী সক্ষিত্বর উপর তাদের সাম্রাজ্য রারছে? থাকলে তালের অবিশ্বে আরোহণ করা উচিত রশি ঝুলিয়ে। (১৯) একেরে বহু বাহিনীর মধ্যৈ উদের্ভ এক বাহিনী আছে, যা পরাজিভ হবে। (১২) ভালের পূর্বেক মিখারোপ কর্মেট্রিল নূত্রে সম্পূরায়, আদ, কীলকবিশিক্ট ফেরাউন, (১৬) লাম্দ, লুছের সন্ধ-: प्राप्त 'खें बाह्यकां के रंतारकता , अजारे हिल कर बाहिनी। (b8) अपनत अरहारक्ये अपनयन-গণের প্রতি বিখ্যারোপ করেছে। ফলে আমার আবার প্রতিন্ঠিত হরেছে। (১৫) कर्वज अविकिश्वमानाम्बर अभिका केत्रहः, बार्ण प्रमाध्यक्षातः **जनकान**्शकाव सा। (১৬) তারা বছে, বহু আমাদের পরওয়ারদিগার, আমদের প্রাপ্ত অংশ: হিয়াব দিরু **जिन्न कारमध् मिक्स माउ**। 🚉 📉 📉 🖂

#### ভাষাসীরের সাম-সংক্ষেপ বাব বাব বিলি বাব বিলি বাব বিলি বাব বিলি প্রায়োগ

ছোরাদ (এর অর্থ আলাহ্ তা আলাই আনেন।)—কসম উপদেশপূর্ণ কোরআনের, (কাফিররা আপনার রিসালত অত্থীকার করে যা কিছু বলছে তা ম্বার্থ নিন্দু)
নরং (বরং) এ কাফিররাই বিদেষ ও (সভার) বিরোধিতার লিণ্ড রয়েছে। এ
বিদেষ ও বিরোধিতার শান্তি একদিন তাদেরকেই ভোগ করিতে হবে। (ফেম্ম,) তাদের
পূর্বে অনেক উদ্যতকে আমি (আযাব দারা) থবংস করেছি। অতপদ ভারু ক্ষেকে
হওরার সময়) বড়ই হা-হতাশ করে ডেকেছে (এবং আর্তনাদ করেছে) কিছু ভারু ক্রেকে
করেল কি হবে,) তথন নিজ্তি লাভের সময় ছিল না। করিল আলাম এসে সেলত
তথবাও কবল হয় না।) তারা (জেলরাক কাফিররা) এ ব্যাপারে বিস্মারেরাধ করে
লোলাদের কাছে তাদেরই মধ্য থোক (অর্থাৎ যিনি ভাদের সভই মানুম) একজন
সভর্ককারী (পরস্কর) আগ্রমন করেছেন। (বিস্মারের কারণ ছিল এই যেন্ত্রারা

নিজেদের মূর্যতাস্থাদক্ষন মামবছকে মবুয়জের পরিসন্থী বজে মনে করত)। আর ্রিত্ত**্ত্বীকৃতিতে চতারা এতটা, এগিয়ে গিয়েছিল যে,**্রস্**লুরাহ্ (না)**-র নবুয়ত ও নবুৰতের পরি সন্দর্কে বিজ্ঞ লাগল, (অলৌকিক ঘটনাবলীর ঝাধারে) এ ব্রাজি বাদুকর এবং নের্যত দাবির ক্রারারে) মিখ্যাবাদী। সে যখন বহ উপাসোর জায়-গারা এক উপাস্য করে দিরেছে (কাজেই সে ক্রি সম্ভাবাদী হতে পারে ?) ৷ নিশ্চর এটা এক বিচময়কর ব্যাপার। (ভঞ্জীদের বিষয়বস্ত ভনে) কৃতিপয় কাফির মোড়ব (মজজিক মধকে উঠে মাশুমের কাছে) এ কথা কলে প্রস্থান করল যে, তোমরা চলে যান্ত চএইং বিভামাদের উপায়াদের পূজায় ছির থাকা (কেন্না প্রথমত তওইট্রের্ট্র) এ্দাওয়া<del>ত্টেন্দোগ্র</del>দোদিত া বলে মনে হয়। **অর্থাৎ** এই বাহানায়<sub>ে</sub>সে<sub>্</sub>রাজা্ত্তে চার্থ দিলীয়ত তওহীদের দাবিও জ্বাত্তর ও অভূত্পূর্ব্ধ কেননা ) আমরা পূর্ববর্তী, **भूवर्ष এমন** । ক্রমান ব্রদিনি। এটা ( এ ব্যক্তির )ামনপ্রজা ব্যাপার নবৈ নয়। (পূর্বরুতী ধর্মের অর্থ করেই বয়, দুনিয়াতে অনেক ধর্মারলঘী এসেছে৷ সবার শেষে আমর্ট এসেছি এবং আম্রা সত্যগন্ধী। এই পদাবলমী বড়দের কাছে আমরা কখনও এরূপ কথা ওনিনি। 🖼 ব্যক্তি যে নবুয়ত লাবি করে এবং গুওহীদকে আলাহু র শিক্ষা বলে আখা দের প্রথমত, তো নবুয়ত মানবছের পরিপছী, বিভীয়ত, এদিকে বক্ষা না করলেও) আন্সাদের স্বার মধ্যে তারই (ত্রেচড় ছিল যে, সে-ই নবুয়ত প্রেছে এবং তারই) প্রভি কি কোরখান খবতীল হল ে (বলং চা যদি কোন সরদারের প্রতি অবতীণ হত তাহকে কোন আপত্তি গ্রাক্টান। অতপর আত্তাহ্ বলেন, তালের এই বজন্যের क्तिं और नेम रव, अमन्हि एक जोता जन्नत्रा कत्रज-) वत्र (जानक क्या अरे रव,) তারা আমার কোরআমের প্রতি সন্দেহে পতিতঃ (অর্থাৎ তারা কোন মানুদ্ধকে পর্গমর শীসতে প্রস্তুত নয়। এটাও দলীলের ভিত্তিতে নয় ) বরং ( কারণ এই যে,) তারা এখনতী আমার আযাবের স্থাদ আশাদন করেনিও (জ্ঞাম্বাদন করতে বৃদ্ধি-বিবেক ঠিক পথে এসে যেত। অভপর অন্যভাবে জওয়াব দেওয়া হচ্ছে যে, ) নাক্ষিত্<del>য়েল্যুগ্লাহে</del> আপনার-পরাক্রাভ মহা দয়াবান প্রতিপালকের রহমতের কোন ভাণ্ডার রয়েছে (্যাতে নবুয়তও দাখিল আছে। অর্থাৎ নবুয়তসহ রহমতের সকল ছাঙার যদি তাদের করায়ত থাকত তবেই তাদের একথা বলার অবকাশ থাকত যে, আমরা মানুষকে ন্নুক্ত দেইনি, সুতরাং সে কেমন করে নবী হয়ে গেল?) নাকি নভোগওল, ভূমওল ও এতদুভারে মধাবজী স্ব কিছুর উপর তাদের সার্বভৌমত্ব আছে? (এরাপ সার্বভৌমত্ব থাক্ষেও আদের একথা ক্লার জুবকাশ ছিল যে, তারা নভামওল ও ভূমওলের <del>উপৰোগ্যিতা সম্পর্কে অবগত। ় কাজেই</del> তারা যাকে চায়, তারই নবুয়ত পাওয়া উচিত্। অভপর জন্মতা অঞ্চলশার্থে বলা হচ্ছে যে, তাদের এরাপ সার্বভৌমন্ত্র) থাকুলে তারা সিঁড়ি নাগিয়ে (অকাশে) আরোহণ করুক। (নলা বাহনা, তাদের এরাগ ক্ষরতা নেই। সুতরাং নভেমিওল ও ভূমওলের উপর ভাদের কি সার্বভৌমক্র থাকতে পারে? এমতাবস্থায় এরাপ ভিতিহীন কথাবার্তা বনারও ভালের কোন অধিকার নেই। কিন্তু হে রসূল। জাপনি তাদের বিরোধিতার কারণে চিন্তাযুক্ত হবেন না। (किননা) এখানে

(অর্থাব-শ্রমার পরপদর বিরোধীদের) বহু বাহিনীর মধ্যে তাদেরও একটি বাহিনী ররেছে, যারা (শীঘুই) পরাজিত হবে। (বুদর মুছে এই ডবিষারাণী বাস্তবে পরিণত হয়েছে।), তাদের পূর্বেও মিধ্যারোপ করেছিল নূহের সম্প্রদায়, আদ, ফিরাউন যার (সামাজ্যের) খুঁটি আমূল বিদ্ধ ছিল, সামূদ, লুছের সম্প্রদায় এবং আইকার লোকেরা। ( তাদের কাহিনী পূর্বে কয়েক জায়গায় বণিত হয়েছে।) এরাই ছিল বিপুল বাহিনী (উপরে من الأحزاب বলে যাদের উল্লেখ করা হয়েছে।) এরা সবাই পরগ্ মরগণের প্রতি মিধ্যারোপ করেছিল (যেমন কোরায়ণ কাফিররা আপুনার প্রতি মিধ্যা-রোপ করছে।) ফলে আমার আযাব (ভাদের উপর)ুপতিত হয়েছে। (সুতরাং অপ্-রাধ যখন অভিন্ন, তখন আয়াবও অভিন্নই হবে। এ ব্যাপারে তারা নিশ্চিত কেন?) তারা (অর্থাৎ মিধ্যারোপ করতে বন্ধপরিকর কাফিররা) কেবল একটি মহানাদের (অর্থাৎ দ্বিতীয় ফুঁকের) অপেক্ষা করছে, যাতে দম ফেলার অবকাশও থাকবে না (অর্থাৎ কিয়ামত)। তারা (কিয়ামতের কথা জনে মিথারোপ ও ঠাট্টার ছলৈ) বলে, हि जामारित नामनकरी, (भन्नकाम काकित्रपत्र व जायाव रूप्त, जो ध्याक) जामारित প্রাপ্য অংশ আমাদেরকে হিসাব দিবসের পূর্বেই দিয়ে দিন। (উদ্দেশ্য এই যে, কিয়ামত আসবে না। হলে আমরা এখনই আযাব চাই। আযাব যখন হয় না, তখন কিয়ামতও আসবে না। (নাউযুবিলা।)

#### আনুষ্টিক ভাতবা বিষয়

শানে নুষ্দ ঃ এই সূরার প্রাথমিক আয়াতগুলোর প্রভূমিকা এই যে, রসূলে করীম (সা)-এর পিতৃবা আবৃ তালিব ইসলাম গ্রহণ না করা সত্ত্বেও প্রাতৃস্ত্রের পূর্ণ দেখা-শোনা ও হিকাযত করে যাচ্ছিলেন। তিনি যখন রোগারাও হয়ে পড়লেন, তখন কোরায়শ সরদাররা এক পরামর্শসভায় মিলিত হল। এতে আবৃ তহল, আ'স ইবনে ওয়ায়েল, আসওয়াদ ইবনে মুডালিব, আসওয়াদ ইবনে এয়াওস ও অন্যান্য সর্মার গোগদান করল। তারা পরামর্শ করল যে, আবৃ তালিব রোগারাত্ত। যদি তিনি পরলোকসমন করেন এবং তার অবর্তমানে আমরা মুহাম্মদ (সা)-এর বিরুদ্ধে কোন কঠোর ব্যবদ্ধা গ্রহণ করি, তবে আরবের লোকেরা আমাদেরকে দোষারোপ করার সুযোগ পাবে। তারা বলবে, আবৃ তালিবের জীবদ্দায় তো তারা মুহাম্মদ (সা)-এর কেশাগ্রও স্পর্ণ করতে পারল না, এখন তার মৃত্যুর পর তাকে উৎপীড়নের ক্ষাবন্ধতে পরিণত করেছে। তাই আমরা আবৃ তালিব জীবিত থাকতেই তার সাথে মুহাম্মদ (সা)-এর ব্যাপারে একটা মীমাংসার উপনীত হতে চাই যাতে সে আমাদের দেবদেবীর নিন্দাবাদ পরিত্যাগ করে।

সেমতে তারা আবু তালিবের নিকট উপস্থিত হয়ে বলল ঃ আগনার দ্রাতুস্থ আমাদের উপাস্য দেবদেবীর নিন্দা করে। অথচ রস্লুলাহ্ (সা) তাদের দেবদেবী সম্পর্কে এইজা কিছুই বলতেন নামে, এওলো চেতনাহীন নিস্পাণ মৃতি মার । তোমাদের ক্রটাও নর, অল্লাতাও নর। তোমাদের কোন লাভ-লোকসান তাদের করার্ড নর।

. . .

আবৃ তালিব রস্লুলাহ্ (সা)-কে মজলিসে ডেকে এনে বললেন ঃ প্রাতৃপুর, এ কোরারশ সরদাররা তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে যে, তুমি নাকি তাদের উপাস্য দেবদেবীর নিদা কর। তাদেরকে তাদের ধর্মে ছেড়ে দাও এবং তুমি আল্লাহ্র ইবাদত করে যাও। এ সম্পর্কে কোরায়শের লোকেরাও বলাবলি করে।

অবশেষে রস্লুলাহ্ (সা) বললেন ঃ চাচাজান, "আমি কি তাদেরকে এমন বিষয়ের প্রতি দাওয়াত দেবো না, যাতে তাদের মঙ্গল রয়েছে?" আবু তালিব বললেন ঃ সে বিষয়টা কি? তিনি বললেন ঃ আমি তাদেরকে এমন একটি কলেমা বলাতে চাই, যার দৌলতে সমগ্র আরব তাদের সামনে মাথা নত করবে এবং তারা সমগ্র অনারবের অধীশ্বর হয়ে যাবে। একথা ভনে আবু জহ্ল বলে উঠল ঃ বল, সেই কলেমা কি? তোমার পিতার কসম আমরা এক কলেমা নয়, দশ কলেমা বলতে প্রস্তুত। রস্লুলাহ্ (সা) বললেন ঃ বাস "লা ইলাহা ইলালাহ্" বলে দাও। একথা ভনে স্বাই পরিধেয় বন্ধ ঝেড়ে উঠে দাঁড়াল এবং বলল ঃ আমরা কি সমন্ত দেবদেবীকে পরিত্যাপ করে মান্ত একজনকে অবলম্বন করব? এ মে বড়ই বিস্ময়ের ব্যাপার। এ ঘটনার প্রেক্কাপটেই সূরা ছোয়াদের আলোচ্য আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়।—(ইবনে কাসীর)

তাদের সরদাররা একথা বলে প্রস্থান করল)—এতে উল্লিখিত ঘটনার দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। তওহীদের দাওয়াত ওনে তারা মজ্জিস ত্যাপ করেছিল।

তফসীরে তফসীরবিদদের উজি বিভিন্নরাপ। কেউ কেউ বলেনঃ এতে তার সামাজ্যের দৃচ্তার প্রতি ইলিত করা হয়েছে। এ কারপেই হযরত থানভী (র) এর তরজমা করেছেন—"যার খুঁটি আমূল বিদ্ধ ছিল।" কেউ কেউ বলেনঃ সে মানুষকে চিৎ করে তইয়ে তার চার হাত-পায়ে কীলক এঁটে দিত এবং তার উপরে সাপ-বিচ্ছু ছেড়ে দিত। এটাই ছিল তার শাস্তি দানের পদ্ধতি। কেউ কেউ বলেনঃ সে রাশি ও কীলক ঘারা বিশেষ এক প্রকার খেলা খেলত। কেউ কেউ আরও বলেনঃ এখানে কীলক বলে অট্রালিকা বোঝানো হয়েছে। সে সুদৃচ্ অট্রালিকা নির্মাণ করেছিল। —(কুরতুবী)

বর্ণনা। অর্থাৎ এ আয়াতে ষেসব দলের দিকে ইনিত করা হয়েছিল, তারা এরাই। হয়রত থানভী (র) এ অর্থ অনুযায়ীই তফসীর করেছেন। কিড অন্য তফসীরবিদগণ এর অর্থ করেছেন, এরাই ছিল সে দল অর্থাৎ প্রকৃত শৌর্যবীর্যের অধিকারী সম্পুদায়ই ছিল আদ, সামৃদ প্রমুখ। তাদের মুকাবিলায় মন্ধার মুশরিকরা তো তুচ্ছ ও নগণ্য। তারাই যখন খোদারী আযাব থেকে আত্মরক্ষা করতে পারেনি, তখন এই মুশরিকরা কি আত্মরক্ষা করবে ?—( কুরতুবী )

একবার দৃ৽ধ দোহনের পর পুনরায় স্তনে দৃ৽ধ আসার মধ্যবর্তী সময়কে فواق বলা হয়। দুই সুখ-শান্তি। উদ্দেশ্য এই যে, ইসরাফিলের শিঙ্গার ফুঁক অনবরত চলতে থাকবে এতে কোন বিরতি হবে না।—(কুরতুবী)

প্রকার দানের প্রতিশুন্তি সম্বলিত দুলাল দন্তাবেজকে তাঁ বলা হয়। কিন্তু পরে শব্দটি 'অংশ' অর্থে ব্যবহাত হতে গুরু করেছে। এখানে তা-ই বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ পরকালের শান্তি ও প্রতিদানে আমাদের যা অংশ রয়েছে, তা এখানেই আমাদেরকে দিয়ে দিন।

# إضْبِ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاذَكُرُعَبُكَنَا دَاوَدَ فَا الْكَثِينِ الْتُهُ اَوَّابُ ﴿ اِنَّا الْمُعَالَىٰ مَعُهُ يُسَتِّنَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِنْسُواقِ ﴿ وَالطَّائِرُ مَعْشُورَةً لَا الْمِبَالَ مَعَهُ يُسَتِّنَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِنْسُواقِ ﴿ وَالطَّائِمُ مَعْشُورَةً لَا الْمُعَالِدِهِ كُلُّ لَهُ الْوَالْمَ وَفَصْلَ الْمُعَالِدِهِ فَلَا لَهُ الْمُعَالِدِهِ فَلَا الْمُعَالِدِهِ فَلَا الْمُعَالِدِهِ فَاللَّهُ وَالتَّانِي فَالْمَالِدِهُ وَالْمَالِيةِ فَالْمَالِدِهُ وَالْمَالِدِهُ وَالْمُلْفِي الْمُعَالِدِهِ الْمُعَالِدِهُ وَالْمُلْفِئُونَ اللَّهُ وَالْمُعَالِدِهُ الْمُعَالِدِهُ الْمُعَالِدِهُ الْمُعْلِيدِهُ الْمُعْلِدِةُ وَاللَّهُ وَالْمُعْلِيدِهُ الْمُعْلِيدِهُ الْمُعْلِيدُ الْمُعْلِيدِهُ الْمُعْلِيدِهُ الْمُعْلِيدِهُ الْمُعْلِيدِهُ الْمُعْلِيدِهُ الْمُعْلِيدِهُ الْمُعْلِيدُ الْمُعْلِيدِهُ الْمُعْلِيدُ الْمُعْلِيدِهُ الْمُعْلِيدِهُ الْمُعْلِيدُ الْمُعْلِيدِهُ الْمُعْلِيدُ الْمُعْلِيدِ الْمُعْلِيدِهُ الْمُعْلِيدُ الْمُعْلِيدُ الْمُعْلِيدُ الْمُعْلِيدِيدُ الْمُعْلِيدُ الْمُعْلِيدِ الْمُعْلِيدُ الْمُعْلِيدِهُ الْمُعْلِيدُ الْمُعْلِيدُ الْمُعْلِيدِ الْمُعْلِيدُ الْمُعْلِيلِيدُ الْمُعْلِيلِيدُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِقُلِيلِي الْمُعْلِقُلْمُ الْمُعْلِيلُولُونَ الْمُعْلِيلُولِ الْمُعْلِقُلْمُ الْمُعْلِقُلْمُ الْمُعْلِقُلُولِ الْمُعْلِيلُولُونُ الْمُعْلِقُلُولُونُ الْمُعْلِيلُولُونُ الْمُعْلِيلُولُونُ الْمُعْلِيلُولُونُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِقُلُولُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُولُونُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِقُلُولُونُ

(১৭) তারা যা বলে তাতে জাপনি সবর করুন এবং আমার শক্তিশালী রাজা দাউদকে সমরণ করুন। সে ছিল আমার প্রতি প্রত্যাবর্তনশীল। (১৮) আমি পর্বত-মালাকে তার অনুগামী করে দিয়েছিলাম, তারা সকাল-সন্ধ্যায় তার সাথে প্রিক্কতা ঘোষণা করত; (১৯) জার পক্ষীকুলকেও, যারা তার কাছে সমবেত হত। স্বাই ছিল তাঁর প্রতি প্রত্যাবর্তনশীল। (২০) জামি তাঁর সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় করেছিলাম এবং তাঁকে দিয়েছিলাম প্রভা ও ফরসালাকারী বাংমীতা।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি তাদের কথাবার্তায় সবর করুন এবং আমার বাদ্দা দাউদকে সমর্প করুন, সে ( সবরসূচক ইবাদতে খুব ) শক্তি (ও সাহসিকতা) সম্পন্ন ছিল। সে (আলাহ্র দিকে) খুব প্রত্যাবর্তনশীল ছিল। (আমি তাকে অনেক নিয়ামত দান করেছিলাম। এক—) আমি পর্বতমালাকে হকুম করেছিলাম যে, তার সাথে (শরীক হয়ে) সক্ষ্যায় ও সকালে [এটাই ছিল দাউদ (আ)-এর প্রিক্তা ঘোষণার সময়] প্রিক্তা ঘোষণা কর। আর (এমনিভাবে) পক্ষীকুরকেও (হকুম করেছিলাম) যারা

(পবিশ্বতা ঘোষণা করার সময়) ভার কাছে সমবেত হত। এই পর্বতমাল। ও পক্ষীকুল সবাই ভার (পবিত্বতা ঘোষণার) কারণে যিকিরে মশগুল থাকত। (ছিতীয় নিয়ামত ছিল এই যে,) আমি ভার সাম্রাজ্যকে সুদৃচ করেছিলাম। (তৃতীয় নিয়ামত ছিল যে,) আমি তাকে প্রকা (অর্থাৎ নবুয়ত) ও কয়সালাকারী (সুস্পত্ট ও সারগর্ভ) বাগ্মীতা দান করেছিলাম।

#### আনুবলিক ভাতব্য বিষয়

কাফিরদের ঠাট্রা-বিদ্রুপের কারণে রস্কুলাহ্ (সা) মর্মবেদনা অনুভব করতেন। এই মর্মবেদনা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে সাম্থনার জন্য আলাহ্ তা'আলা এখানে অতীত পরগম্বরগণের ঘটনাবলী বর্ণনা করেছেন। সেমতে আলোচ্য আয়াতসমূহেও রস্কুলাহ্ (দা)-কে সবর শিক্ষা দিয়ে কয়েকজন পরগম্বরের ঘটনাবলী ব্ণিত হয়েছে। স্বপ্রথম হয়রত দাউদ (আ)-এর ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে।

ত্রি তিনি প্রায় সমন্ত তর্কসীরবিদই এর একই ধরনের জর্থ বর্ণনা করেছেন বে, দাউদ (আ) খুবই শক্তি ও সাহসিকতার পরিচয় দিতেম। وَانْ كُوْ وَا الْآ يَكُوْ وَا الْآ يَكُونُ وَا الْآ يَكُوْ وَا الْآ يَكُونُ وَ وَا الْآ يَكُونُ وَا الْكُونُ وَا الْآ يَكُونُ وَا الْآ يَعُوْ وَا الْكُوْ وَا الْكُونُ وَا يَكُونُ وَا الْكُونُ وَا الْكُونُ وَا الْكُوْ وَا الْكُونُ وَالْكُونُ وَا الْكُونُ وَالْكُونُ وَالْكُونُ وَا الْكُونُ وَا الْكُونُ وَالْكُونُ وَالْكُونُ وَا الْكُونُ وَالْكُونُ وَالْكُونُ وَالْكُونُ وَالْكُونُ وَالْكُونُ وَالْكُونُ وَالْكُونُ وَالْكُونُ وَالْكُونُ وَالْكُونُونُ وَال

ইবাদতের উপরোজ্ঞ পদ্ধতি সর্বাধিক পছন্দনীয় হওয়ার কারণ এই যে, এতে কল্ট বেলি হয়। সারা জীবন রোষা রাখলে মানুষ রোষায় অভ্যন্ত হয়ে যায়। ফলে কিছুদিন পর রোষায় কোন কল্টই অনুভূত হয় না। কিন্ত এক দিন পর পর রোষা রাখলে কল্ট অব্যাহত থাকে। এছাড়া এই পদ্ধতিতে মানুষ ইবাদতের সাথে সাথে নিজের পরিবার-পরিজনের এবং আত্মীয়-ছজনের অধিকারও পুরোপুরি আদায় করতে পারে।

এ আয়াতে দাউদ (আ)-এর সাথে পর্বত-মালা ও পক্ষীকুলের হ্বাদতে ও তসবীহে দ্রীক হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইতিপুর্বে এর ব্যাখ্যা সূরা আহিয়া ও সূরা সাবায় বণিত হয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, পর্বতমালা ও পক্ষীকুলের তসবীহৃ পাঠকে আলাহ্ তা'আলা এখানে দাউদ (আ)-এর প্রতি নিয়ামত হিলাবে উল্লেখ করেছেন। প্রয় উঠতে পারে যে, এটা দাউদ (আ)-এর প্রতি নিয়ামত হল কেমন করে? পর্বতমালা ও পক্ষীকুলের তসবীহ্ পাঠে তাঁর বিশেষ কি উপকার হত?

এর এক উত্তর এই যে, এতে দাউদ (আ)-এর একটি মু'জিয়া প্রকাশ পেয়েছে। বলা বাহলা, মু'জিষা এক বড় নিয়ামত। এছাড়া হষরত থানভী (র) এর এক সূচ্ম জওয়াবে বলেন: পর্বতমালা ও পক্ষীকুলের তস্বীহুর কলে যিকিরের এক বিশেষ আনন্দখন পরিবেশ সৃষ্টি হত। ফরে ইবাদতে স্ফুতি, সজীবতা ও সাহসিকতা অনুভূত হত। সঙ্গবদ্ধ যিকিরের আরও একটি উপকারিতা এই ষে, এতে যিকিরের বর্ত্তত পরস্পরের উপর প্রতিফলিত হতে থাকে। সূফী রুষুর্গগণের মধ্যে ষিকিরের একটি ব্রিশেষ প্রমৃতি প্রচলিত রয়েছে। এতে য়িকিরের অবছায় ধ্যান করা হয়ুযে, সম্প্র সৃষ্টজগৎ যিকির করে যাচ্ছে। আত্মগুদ্ধি ও ইবাদত স্পৃহায় এ পদ্ধতির প্রভাব বিস্ময়কর। আলোচ্য আয়াতে এই বিশেষ পদ্ধতির ভিডিও পাওয়া যায়।

---( মাসায়েলে সুৰুক )

हान्स्एत नामाय : إِنْ عُشِي وَ أَلَا شُرَا قِ अव्यास्तत नत्न स्थास्त नर्जानन সকাল পর্যন্ত সময়কে তাঁচ বলা হয়। আর ট তির অর্থ সকাল, যখন সূর্যের আলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। হবরত আবদুলাহ ইবনে আব্দাস এই আয়াতকে চাশ্তের নামাম শরীয়তসিদ্ধ হওয়ার পক্ষে দলীল হিসাবে পেশ করেছেন। চাশ্তের নামায়কে সালোকে আওয়াবীন এবং কেউ কেউ সালাতে ইশরাকও বলেন। পরবর্তীতে "সালোতে জাওয়াৰীন" নাম মাগরিবের পরে ছয় রাক'আতের জন্য এবং 'সালাতে ইশরাক' নাম সুর্বোদয় সংলগ্ন দুই অথবা চার রাক'আড নকল নামায়ের জন্য অধিক খ্যাত হয়ে গেছে।

চাশ্তের নামায় দুই রাক'আত থেকে বার রাক'আত পর্যন্ত যত রাক'আত ইচ্ছা পড়া বারু। হাদীসে উর অনেক উপ্রকারিতা বাণিত হয়েছে। তির্মিষীতে হয়রত আবু হোবায়রা বেঞ্যায়েত করেছেন যে, রস্লুয়াফ্ (সা)-বলেন: যে ব্যক্তি চাশ্ভের দুই রাক'আত নামার নিয়মিত পড়ে, তার গোনাহ মাফ করা হয় যদিও তা সমুদ্রের ফেনা সমান হয়। হয়রত আনাসের রেওয়ায়েতে রস্নুলাহ্ (সা)-বলেনঃ যে ব্যক্তি চাশতের বার রাক'আত নামায় পড়বে, আল্লাই তা'আলা তার জন্য জায়তে স্বর্ণের প্রাসাদ তৈরি ্রকরে দেবেন।—( কুরতুবী)

**জালিমগণ বলেন ঃ : চাশ্**তের নামাষে সুই**ংগ্ৰেকে বার**ি পর্মত যত রাক্র'আড়াইচ্ছা পড়া যার। কিন্ত এর জন্য কোন সংখ্যা নিদিন্ট করে নিয়মিত পড়াই উত্তম। এই ়নিয়মিত সংখ্যা চার রাক'ল্লাত হওয়াই**্রেল্ল। কেন**মা চার**্রাক'আত পড়াই**ারসূল্লাহ্ (সা)-রও নিরম ছিল।

কারী বাণিমতা দান করেছি।) হিকমত অর্থ প্রজা। অর্থাৎ আমি তাকে অসাধারণ বিবেকর্ষ্ণিরাসী ধন দান করেছিলাম। কেউ কেউ হিকমতের অর্থ নিয়েছন নবুয়ত।

এর বিভিন্ন তফসীর করা হয়েছে। কেউ বলেছেন, এর ভাবার্থ অসাধারণ বাণিমতা। হয়রত দাউদ (আ) উচ্চস্তরের বক্তা ছিলেন। বজ্তায় হামদ ও সালাতের পর المناب দক্ষ সর্বপ্রথম তিনিই বলেছিলেন। কেউ কেউ বলেন, এর ভাবার্থ সর্বোত্তম বিচারশক্তি। অর্থাৎ আলাহ তা আলা তাকে ঝগড়া-বিবাদ মেটানো ও বাদানুবাদ মীমাংসা করার শক্তি দান করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে শক্তলোর মধ্যে একই সময়ে উভয় অর্থের পুরোপুরি অবকাশ রয়েছে। হয়রত থানভী যে তরজমা করেছেন, তাতেও উভয় অর্থই এক্রিত থাকতে পারে।

(২১) আগনার কাছে দাবিদারদের বৃত্তাত পৌছেছে যখন তারা প্রাচীর ডিডিয়ে ইবাদতখানার প্রবেশ করেছিল। (২২) যখন তারা দাউদের কাছে অনুপ্রবেশ করল, তখন সে সম্ভত্ত হয়ে গড়ল। তারা বললঃ ভয় করবেন না; আমরা বিবদমান দুটি গক্ষ একে অগরের প্রতি বাড়াবাড়ি করেছি। অতএব আমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করুন, অবিচার করবেন না। আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন। (২৬) সে আমার

ভাই, সে নিরানকাইটি দুঘার মালিক জার জামি মালিক একটি মালী দুয়ার। এরসরও সে বলে ঃ এটিও জামাকে দিরে দাও। সে কথাবার্তার জামার উপর বলপ্রয়োগ করে। (২৪) দাউদ বলল ঃ সে ভোমার দুয়াইকে নিজের দুয়াওলার সাথে সংবৃক্ত করার দাবি করে ভোমার প্রতি জবিচার করেছে। শরীকদের জনেকেই একে জপরের প্রতি জুলুম করে থাকে। তবে ভারা করে না যারা জাজাহ্র প্রতি বিশ্বাসী ও সংকর্ম সক্ষাদনকারী। জবশ্য এমন লোকের সংখ্যা জব্ব। দাউদের যেরাল হল বে, জামি ভাকে পরীক্ষা করিছি। জতপর সে ভার পালনকর্ভার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করল, সিজ্পার লুটিরে পড়ল এবং ভারে দিকে প্রভাবর্তন করল। (২৫) জামি ভার সে জপরাথ ক্ষমা কর্মান। নিশ্চর জামার কাছে ভার জন্য রয়েছে উচ্চ মর্ভবা ও সুন্দর জাবাসহল।

#### তফসীরের সার-সংক্রেপ

আপনার কাছে দাবিদারদের বৃত্তান্ত পৌছেছে [যারা দাউদ (আ)-এর কাছে যোকাদমা পেশ করেছিল ] এখন তারা [দাউদ (আ)-এর ] ইবাদতখানার প্রাচীর ডিডিয়ে (তাঁর কাছে) পৌছেছিল। (কেন্না, সে সময়টি ছিল ইবাদতের। মোকদমার বিচারের সময় ছিল না বিধার পাহারাদাররা তাদেরকে দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে দেয়নি।) তিনি (ভাদের এই নির্মাবিক্সন্থ আগমনের কারণে) সম্ভ হয়ে গড়রেন। (কে জানে এরা হতার অভিপ্রারে এভাবে নির্জন করে প্রবেশ করল কি না?) তারা (তাঁকে) বলনঃ আপনি ভীত হবেন না। আমরা বিবলমান দুর্গট পক্ষ। একে অপরের প্রতি (কিছু) বাড়াবাড়ি করেছি। (এর মীমাংসার জুন্যই আমরা এসেছি। পাহারাদাররা দর্জা দিরে আসতে দেয়নি বলে আমরা এভাবে আসতে বাধ্য হয়েছি।) অতএব আগনি আমাদের মধ্যে ন্যায়সংগত মীমাংসা করুন, অবিচার করবেন না। আমাদেরকে (এ বিষয়ে) সরল পথ প্রদর্শন করুন। অভপর এক ব্যক্তি বললঃ (অভিযোগ এই যে,) এ লোকটি আমার ভাই (অর্থাৎ ধর্মীয় ভাই। দূররে মনসূরে হয়রত ইবনৈ মাসউদ থেকে তাই বণিত রয়েছে।) তার নিরান্কাইটি দুছা আছে আর আমার আছে (সর্বমোট) একটি মান্ন মাদী দুছা। তবুও সে বলে ঃ এটিও আমাকে দিয়ে দাও। কথাবার্তায় সে আমার প্রতি বল প্রয়োগ করে ( এবং মুখের জোরে আমার কথা অপ্রাহ্য করে। ) দাউদ বললেন ঃ সে তোমার দুখাকে ভার দুখাওলোর সাথে সংযুক্ত করার দাবি করে তোমার প্রতি বাস্তবিকই অন্যায় করেছে। শরীকদের অনেকেই একে অপরের প্রতি ( এমনি) অন্যায় করে থাকে; তবৈ যারা সীমানদার এবং সংকর্ম সম্পাদন করে (তাদের কথা শ্বতর)। অবশ্য তাদের সংখ্যা স্বন্ধই। (একথাটি তিনি মুষুলুমের সাম্পুনার জন্য বললেন।) সাউস (আ) মনে করলেন, (এ মোকাদ্যাটি এভাবে উত্থাপন করে) আমি তাকে পরীক্ষা করছি। অতপর তার পালনকর্তার সামনে তওবা করলেন এবং সিজদার লুটিয়ে পড়লেন এবং (আল্লাহ্র দিকে) কুজু হবেন। আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম সে বিষয়ে আ<u>মার কাছে তার জন্য -</u> রয়েছে নৈকট্য ও গুড় পরিণড়ি (অর্থাৎ জালাড়)।

...

#### ভাদুৰসিক কাতব্য বিষয়

অবোচ্য আরাতসমূহে আরাই তা'আলা হবরত দাউদ (আ)-এর ঘটনা উরোগ্
করেছেন। কোরআন পাকে এ ঘটনা যেভাবে বলিত হরেছে, তাতে কেবল এতটুকু
কোরা যায় যে, আরাহ্ ভা'আলা ভার ইবাদভখানার বিবরমান দু'টি পক্ষ পাঠিয়ে কোন
এক বিষয়ে তাঁকে পরীকা করেছিলেন। দাউদ (আ) এ পরীকার ফলে সভর্ক হয়ে
মান এবং আরাহ্ ভা'আলার কাছে ক্রমা প্রার্থনা করে সিক্সার লুটিয়ে পড়েন। আরাহ্
ভা'আলাও তাঁকে ক্রমা করে দেন। কোরআন পাকের আমল লক্ষ্য এখানে এ বিবরট
ফুটিয়ে ভোলা যে, হযরত দাউদ (আ) সব ব্যাপারেই আরাহ্ ভা'আরার দিকে ক্রম্ম
করতেন এবং কোন সময় সামান্ মুটি-বিচুডি ঘটলেও সলে সমে ক্রমা প্রার্থনায় রত
হরে যেতেন। ভাই এখানে এসব বিষয়ের বিবরণ দেওয়া হয়নি যে, সে পরীকা কি
ছিল, দাউদ (আ) কি তুল করেছিলেন, যে কারণে তিনি ক্রমাপ্রার্থী হয়েছিলেন এবং
যা আরাহ্ তা'আলা ক্রমা করে দিয়েছিলেন?

তাই কোন কোন অনুসন্ধানী ও সাবধানী তফসীরবিদ এসব আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেনঃ আল্লাই তা'আলা বিশেষ রহস্য ও উপযোগিতার কারণে তাঁর প্রথিতমণা পরসম্বরের এসব লুটি-বিচ্চতি ও পরীক্ষার বিশ্বদ বিবরণ দেন নি। তাই আরাদেরও এর পেছনে পড়া উচিত নয়। যতটুকু বিষয় কোরআন পাকৈ উল্লিখিত হয়েছে, ততটুকুতেই সমান রাখা দরকার। হাফেষ ইখনে কাসীরের মত অনুসন্ধানী তফসীরবিদও এ নীতিই অনুসরণ করে মইনার বিবরণ দামে বিরত রয়েছেন। নিঃসম্প্রে এটা স্বাধিক সাবধানী ও বিস্পদমুক্ত পথ। এ কারণেই সূর্ববর্তী মনীমীগণ থেকে বিশ্ব আছে—
ক্রী ১০৪ তি ১০৪ — অর্থাৎ আল্লাই বে বিষয়কে অস্পত্ট রেখেছেন, ভোমরাও তাকে অস্পত্ট থাকতে দাও। বলা বাহল্য, এতে এমনসব বিষয়কে অস্পত্ট রাখতে বলা হয়েছে, যেওলার সাথে আমাদের কর্ম এবং হালাল ও হারামের সম্পর্ক নেই। পক্ষাছরে মুসল্মানদের কর্ম মুসল্মানদের কর্ম মুসল্মানদের কর্ম মুসল্মান্দের অপ্পত্টতা বয়ং রস্কুলুল্লাহ্ (সা) নিজের উজিও কর্মের মাধ্যমে দূর করে দিয়েছেন।

ভবে কোন কোন ভক্ষসীরবিদ রেওয়ায়েত ও পূর্ববর্তীদের উজির আয়োকে এ পরীক্ষা ও যাচাইর বিষয়টি নির্ধারিত করতে চেল্টা করেছেন। এ সম্পর্কে সাধারণের মধ্যে খাত একটি রেওয়ায়েত এই যে, হযরত দাউদ (আ)-এর দৃল্টি একরার ভার সেনাধাক উরিয়ার পন্মীর উপর পড়ে গেলে তার মনে ভাকে বিয়ে করার স্পুহা ক্ষাম্মত হয়। ভিনি উরিয়াকে হত্যা করানোর উদ্দেশ্যে ভাকে এক ভয়ানক বিপক্ষনক অভিমানে প্রেরণ করেন। ফলে সে শহীদ হয়ে য়য়। পরবরতা সময়ে লাউদ (আ) ভার পদ্মীকে বিয়ে করে নেন। এ কর্মের ব্যাপারে সতর্ক করার জন্য উপরোজ ফ্লেরেশভাব্রকে মানবাকৃতিতে বাদী-বিবাদীক্রপে প্রেরণ করা হয়।

কিও এ রেওরারেভটি নিঃসন্দেহে একটি বাজে প্রবচন, যা ইহদীদের প্রভাবাধীন সাধারণ মুসলমানদের মধ্যেও হড়িরে গড়েছিল। প্রকৃতগভে এ রেওরারেভটি বাইবেলের সাদ্রেজ কিতাবের একাদশ জধ্যার ছেকে সংগৃহীত। পার্থকা এতটুকু বে, বাইবেলে খোলাখুলি হযরত দাউদ (জা)-এর প্রতি উরিয়ার গদীর সাথে দিয়ের পূর্বেই বাজিচারের অপবাদ আরোগ করা হয়েছে। পজান্তরে এ তক্ষমীরী রেওল্লারেতসমূহে সাজিচারের অংশটি বাদ দেওয়া হয়েছে। মনে হয়, কেউ এই ইসরাইলী রেওল্লারেতটি দেখে এ থেকে ব্যক্তিচারের কাহিনী বাদ দিয়ে একে উল্লিখিত আয়াত্তসমূহে তক্ষমীরে ভূড়ে দিয়েছে। অথচ সামুয়ের কিতাবটিই মূলত ভিত্তিতীনা স্তর্গাং রেওলায়েতটি নিশ্চিত-রূপেই মিথা অপবাদ বৈ কিছু নয়। এ কারণেই ক্ষমুসন্ধানী ভক্ষমীত্রবিদ্যাণ একে বুণা ভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন্।

হাফেষ ইবনে কাষীরই নয়, আলামা ইবনে জওষী, কাষী আবু সউদ, কাষী বায়মাজী, কাষী আয়ায়, ইমাম রাষী, আলামা আবু হাইয়ান আলালুসী, খামেন, বমখলরী, ইবনে হয়ম, আলামা আফফাজী, আহমদ ইবনে নসর, আবু তামাম, আলামা আলুসী (র) প্রসূধ আতিনামা তফ্ষনীরবিদ রেওয়ায়েতটিকে মিথা ও বানোরাট বলে কাঞ্চিত করেছেন। হাফেষ ইবনে কাসীর লিখেন ঃ

কোন কোন তক্সীরবিদ এ প্রসাস একটি কাহিনী উল্লেখ করেছেন, যার বেশির ভাগই ইসরাসলী রেওরারেভ থেকে সংগৃহীত। রস্তুল করীম (গা) থেকে এ সন্দর্কে অনুসরশীর কোন কিছু প্রমাণিত নেই। কেবল ইবনে আবী হাটেম এখানে একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। কিছু এর সমস্ত বিশুদ্ধ নয়।

মোটকথা, অনেক যুক্তি-প্রমাণের আলোকে আলোচ্য আয়াতের ভফ্সীর থেকে উপরোক্ত রেওয়ায়েভটি সম্পূর্ণভাবে খারিজ হয়ে যায়। এসব যুক্তি-প্রমাণের কিছু বিবরণ ইমাম রাষীর ভক্ষসীরে কবীর এবং জওষীর যাদুল মাসীর ইত্যাদি হাছে উদ্বিধিত হয়েছে।

হাকীমুল উদ্মত হযরত থানতী (র) এই যাচাই ও ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন ঃ মোকদমার দু'পক্ষ প্রাচীর ডিডিয়ে প্রবেশ করে এবং ধৃণ্টভাপূর্ণ ভলিতে কথাবার্তা ওরু করে। মোকদমা পেশ করার আগেই তারা হযরত দাউদ (আ)-কে ন্যায় বিচার করার এবং অবিচার না করার উপদেশ দিতে থাকে। কোন সাধারণ ব্যক্তি ইলৈ এ ধরনের ধৃণ্টভার কার্মণে ভাদের কওয়াব দেওয়ার পরিবর্তে উন্টা শান্তি দিত। আলাহ্ ভা'আলা হযরত দাউদ (আ)-কে পরীক্ষা করলেন যে, তিনিও ক্রোধান্বিত হয়ে ভাদেরকে শান্তি দেন, না পরস্বারস্থাত ক্ষমাসুলর দৃণ্টিভে দেখে ভাদের কথাবার্তা ওনেন

হযরত দাউদ (আ) এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হরেন, কিন্তু একটি ভূল ররে গেল। তা এই বে, ফরসালা দেওয়ার সময় জালিক্ষক স্থোধন না করে তিনি মজলুমকে স্থোধন করকেন। এ থেকে এক প্রকার পক্ষপাতিত বোঝা যাতিল। কিন্তু তিনি অবিকাশ সতর্ক হনে সেলেন এবং সিজ্ঞাল সুটিনে পড়জেন। আলাহ্ তা'আলাও তাঁকে ক্ষমা করে দিলেন।— (বস্তানুল ক্লোর্আম)

,~1·

19 J.

কোন কোন ভন্নসীরবিদ ভূলের এ ব্যাখ্যা করেছেন যে, হযরত দাউদ (আ) বিবাদীকে চুপ থাকতে দেখে ভার বিরতি শোনা ব্যতিরেকেই কেবল বাদীর কথা ওনে এমন উপদেশ দেন বা থেকে মোটামুটি বাদীর সমর্থন হচ্ছিল। অথচ আদে বিবাদীকে ভার বক্তবা পেশ করেতে বলা উচিত ছিল। দাউদ (আ) যদিও কেবল উপদেশের ভলিতে কথাওলো বলেছিলেন এবং মোকদমার করসলা দেননি, তবুও এটা তাঁর মত সম্মানিত সরসভারের পক্ষে সমীচীন ছিল না, এ কারণেই ভিনি পরে হঁশিয়ার হন্তে সিজদার লুটিরে পড়েন।—(রাহল মাজানী)

কেউ কেউ বলেন ঃ হযরত দাউদ (আ) তাঁর সময়সূচী যেভাবে নির্ধারণ করে-ছিলেন, তাতে চক্ষিশ ঘণ্টার মধ্যে প্রতি মৃহতেই তাঁর গৃহের কোন না কোন ব্যক্তি ইবাদত, বিকির ও তসবীহে মশ্ভল থাকত। একদিন ভিনি আল্লাহ তা'আলার দরবারে নিবেদন করলেন ঃ হে আমার পালনকর্তা, দিন ও রাতের মধ্যে এমন কোন পুঁত যায় না, যখন দাউদের পরিবারের কেউ না কেউ আপনার ইবাদত, যিকিয় ও তসবীবে নিয়োজিত থাকে না। আলাহ বললেন ঃ পাউদ, এটা আমারী দেওয়া তওঁকী-কের কারণেই হয়। আমার সাহাধ্য না থাকলে তোমার এলপ করার সাধ্য নাই। আমি একদিন তোমাকে তোমার অবহার উপর ছেড়ে দেব। সেমতে আল্লাহ ভাভালার এই উজির পর উপরোজ ঘটনা সংঘটিত হয়। দাউদ (আ)–এর ইবাদতে নিয়োজিত থাকার সময় এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় ভার সময়সূচী বিন্নিত হয়ে গড়ে। তিনি বিবাদ শী্মাংসা করার কাজে মশগুল হয়ে পড়েন এবং তাঁর পরিবারের অন্য কেউ তখন ইবাদত ও যিকিরে মশগুল ছিল না। এতে দাউদ (আ) বুকতে পারেন যে, আলাহ্র কাছে ইবাদতের পর্ব প্রকাশ করা ভুল ছিল। তাই ভিনি ক্রমা প্রার্থনা করেন ও সিজদায় জুটিয়ে পড়েন। মুন্তাদরাক হাকেমে সহীহ সনদ সহকারে বণিত হযরত ইবনে আব্বাসের একটি উজি ঘারাও এ ব্যাখ্যার সমর্থন হয়। —( আহকামুল কোরভান )।

উপরোজ সবগুলো ব্যাখ্যার অভিন্ন সীকৃত বিষয় এই যে, মোকাদ্মাটি কান্ধনিক নয়—সভিকোর ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং দাউদ (আ)-এর যাচাই ও পরীক্ষার সাথে এর কোন সম্পর্ক ছিল না। এর বিপরীতে অনেক তক্ষসীরবিদের ব্যাখ্যার সার্ম্ম এই যে, মোকদ্মার পক্ষম মানুষ নয়—ফেরেশভা ছিল এবং আল্লাহ্ তা'আলা দাউদ (আ)-এর সামনে একটি কান্ধনিক মোকদ্মা পেশ করার জন্য ভাদেরকে পাঠিকেছিলেন যাতে দাউদ (আ) নিজের ভুল ব্যুতে পারেন।

সেমতে ভাঁদের রক্তব্য এই যে, উরিয়াকে হত্যা করানো এবং তার পদ্ধীকে বিয়ে সক্রার কাহিনী সম্পূর্ণ বানোয়াট। তবে বাত্তব সত্য এই যে, বনী ইসরাসলের মধ্যে তথন কাউকে "তুমি ভোমার রীকে ভালাক দিয়ে আমার বিবাহে দিয়ে দাও"—এ কথাটি বলা দু ঘণীয় ছিল না। বরং তথন এ ধরনের করমায়েশের ক্যাপক প্রচলনও ছিল। এর ডিভিতেই দাউদ (আ) উরিয়ার কাছে করমায়েশ করেছিলেন। কলে ভালাই তা'ভালা

पुष्पन करतमण श्रित्रण करत जाँक जल्म करतन। कि कि वरणन : वाश्वति अरे य, উतिता कान এक मिलाक विस्तृत श्रित्रण हिसा प्राचित्र (जा)-७ त्र मिलाक विस्तृत श्रित्रण हिसा श्रित्रण हिसा प्राचित्र (वात्रात्रात्र विस्तृत श्रिणाक प्राचन करतमण श्रित्रण करतम अर मुख्य जिला पाँचन (जा)- अत ज्या वाद्याय जांचाय जांचाय जांचाय करतम। कार्य जांचाय अर्थाणात अ

অধিকাংশ তক্ষসীরবিদ শেষ্যেন্ত ব্যাখ্যাকে অপ্রধিকার দিয়েছেন। সাহাবায়ে কিরামের কোন কোন উজি থেকেও এ দু'টি ব্যাখ্যার সমর্থন পাওয়া যায়। (রাহল মা'আনী, তক্ষসীরে আবু সউদ, যাদুল যাসীর, তক্ষসীরে কবীর ইত্যাদি।) কিন্তু বাজক ঘটনা এই যে, এ পরীক্ষা ও ভুলের বিবরণ কোরআন ও সহীত্ হাদীস দারা প্রামাণ্য নয়। তাই এতটুকু বিবর তো দ্বীমাংসিত য়ে, উরিয়াকে হত্যা করানোর মেকাহিনী প্রচলিত রয়েছে, তা ভাত । কিন্ত অসল ঘটনার ব্যাপারে উদ্বিখিত সবভলো সঞ্জাবনাই বিদ্যান রয়েছে কিন্ত এওলোর কোন একটিকেও অক্ষাট্য ও নিশ্চিত বলা যায় না। সূত্রাং হাক্ষের ইবনে কাসীরের অবলম্বিত পথই নির্বঞ্জনাট। তা এই য়ে, আয়াহ্ তা'আলা যে বিবর অক্সন্ট রেছেছেন, আয়রা যেন নিজেদের আনুমান ও ধারণার মাধ্যমে তার বিবরণ দেওয়ার চেল্টা না করি, মেহেতু এর সাথে আমাদের কোন কর্মের সম্পর্ক নেই। এ অক্সন্টভার মধ্যেও অবলাই কোন রহম্য নিহিত রয়েছে। সূত্রাং কেবল কোরআন গাকে উদ্বিখিত ঘটনার উপরই সমান রাশ্যা-এবং বিশদ বিবরণ আয়াহ্ তা'আলার উপর সমর্পণ করা উচিত। তবে এ ঘটনা থেকে কতিগয় কর্মগত উপকারিতা অভিত হয়। এওলোর প্রতি অধিক মনোকোস দেওয়া দরকার। এখন আয়াতসমূহের তক্ষসীর দেখুন, ইনলাভালাহ্ প্রয়োজনীয় বিবরণভার এসে বাবে।

করন।) ত্রিক্তির তারা ইবাদতথানার প্রাচীর ডিঙিয়ে প্রবেশ করন।) ত্রিক্তির তারা তারা করেন প্রের সম্মুখভাগকে বাল হয়। কিন্তু পরবর্তীতে বিশেষভাবে মসজিদ অথবা ইবাদতথানার সামনের অংশকে বোঝানোর জন্য শন্তি ব্যবহাত হতে ওক্ত করেছে। কোরআনে এটি ইবাদতথানার অর্থেই ব্যবহাত হরেছে। আল্লামা সূমুতী লিখেন, আজকাল মসজিদসমূহে যে বৃত্তা কারের মেহরাব নির্মাণ করা হয়, তা রসূলুলায়ু (সা)-র আমলে ছিল না।—(রহল মা'আনী)

[ रम्त्राल पाष्ट्रम् (जा) लापत्रत्क प्रतक धावरण प्रतन्।]

খাৰড়ানোর কারণ সুস্পত্ট। অসময়ে দু'ব্যক্তির পাহারা ডিডিয়ে ভেডরে প্রবেশ করা মাধারণত মন্দ অভিপ্রায়েই হয়ে থাকে।

জাভাবিক ভীতি নবুরত ও ওলীমন্তর পরিসন্থী নরঃ এ থেকে জানা গৈল যে, কোন ভরাবহ জিনিস দেখে বাভাবিকভাবে ভীত হরে রাওরা নবুরত ও ওলীমের পরিসন্থী নর। তবে এই ভীতিকে মন-মন্তিকে বন্ধনুল করে কর্তনা কাজ ছেড়ে দেওরা অবশ্যই মন্দ। কোরজান পাকে পরসম্বরগণের শানে বলা হয়েছে— এই ই বিলাল আলাহ্ বাতীত কাউকে ভর করেন না।) জতগর রাম হতে পারে যে, এখানে হ্যরত দাউদ (আ) ভীত হলেন কেন? জওরাব এই যে, ভর দুরক্ষ হয়ে থাকে। এক ভর ইতর প্রাণীদের কন্ট দেওরার আশংকার হয়ে থাকে। জারবীতে একে এই কা হয়। বিতীয় ভর কোন মহান ব্যক্তির মাহান্যা, প্রতাপ ও প্রভাবের কারণে হরে থাকে। আরবীতে একে ই কা হয়। বিতীয় ভর কোন মহান ব্যক্তির মাহান্যা, প্রতাপ ও প্রভাবের কারণে হরে থাকে। আরবীতে একে ই কা হয়। (মুক্রাদাতে রাগিব) শেষাক্ত ভর আলাহ্ বাতীত কারও জন্য হওয়া উচিত নয়। তাই পরসম্বর্গণ আলাহ্ বাতীত কারও প্রতার ভরে ভীত হতেন না। তবে বাভাবিক পর্যায়ে ইতর বন্ধর ভর তালের মধ্যেও ছিল।

ভারিরর দেখনে প্রকৃত ভারত্তা ভারা পর্যন্ত সমস্ক করা উচিতঃ

—(তারা বললঃ আপনি ভীত হবেন না।) আগন্তকরা একথা বলে ভাদের বজনা ভক্ত করে দের এবং দাউদ (ভা) চুপচাপ ভাদের কথা ভনতে থাকেন। এথেকে জানা গেল যে, কোন বাজি হঠাৎ নিরমের বাভিক্রম করে ফেলনে সাথে সাথেই তাকে ভিরভার করা উচিত মর, বরং প্রভয়ে তার কথা ভনে নেওরা দরকার, মাতে জারা যায় যে, এরাণ বাভিক্রম করার হৈখভা ছিল কিনা। অন্যা কেট হলে ভাগরকদের উদ্দেশ্যে ভংকাণং বকারকি ওক্ত করে দিত, কিন্তু দাউদ (ভা) ভাসল বাাপার জানার জনা অপেক্ষা করেছেন। ভিনি মনে করেছেন যে, সভবত এরা অসুবিধারত।

(এবং অবিচার করবেন না।) আগন্তকদের কথা বলার এ ভঙ্গি বাহাত ধৃশ্টতাপূর্ণ ছিল। প্রথমত প্রাচীর ডিভিয়ে অসময়ে আসা, অতপর এসেই দাউদ (ভা)–এর মত মহান পরসম্বরকে সুবিচার করার এবং অবিচার থেকে বেঁচে ছাকার আদেশ দেওয়া—এভলোর স্বাই ছিল কাণ্ডভানহীনভা। কিন্তু দাউদ (ভা) সবর করেন এবং ভাদেরকে পালমল করেম নি।

জভাবরভদের ভুলরাভিতে বড়দের যথাসভব ধৈবঁ ধরা উচিত ঃ এ থেকে জানা গেল যে, আলাহ্ তা'আলা যাকে উচ্চ পদমর্যাদা দান করেন এবং সাধারণ মানুষের প্রয়োজনাদি তার সাথে সম্পর্কযুক্ত থাকে, তার উচিত অভাবগ্রভদের অনিয়ম ও কথাবার্তার ভুলরান্তিতে মধাসকর থৈর্ম ধরান এটাই ভার পদমর্যাদার দাবি। বিশেষভাবে শাসক, বিচারক ও মুক্তীগণের এদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার।—(রাহল মাজানী)

বললেন ঃ সে তোমার দুঘীকে তার দুঘাওলোর সাথে সংযুক্ত করার দাবি করে তোমার প্রতি অন্যায় করেছে]। এখানে দুটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য—(১) হঘরত দাউদ (জা) এ কথাটি কেবল বাদীর বর্গনা ওনেই বলে দিয়েছেন—বিবাদীর বিরতি ওনেন নি। কোন কোন তক্ষসীরবিদ বলেন, এটাই ছিল তাঁর ভুল, যে কারণে তিনি ভারাহ্র কাছে কমা প্রার্থনা করেছেন। কিন্তু জন্য তক্ষসীরবিদগণ বলেন, প্রকৃতপক্ষে এখানে মেক্সেলার পূর্ণ বিবরণ বণিত হচ্ছেনা, কেবল প্রয়োজনীয় বিষয়ওলো বর্ণনা করা হয়েছে। দাউদ (আ) নিশ্চয়ই বিবাদীর কথাও গুনে থাক্ষেন। ক্ষমসালার এটাই সুবিদিত পছা।

এছাড়া এমনও হতে পারে যে, আগউকরা যদিও তাঁর কাছে আদারতী মীমাংসা কামনা করেছিল, কিন্তু তখন আদারত অথবা কাছারির সময় ছিল মা এবং সেখানে রায় কার্যকর করার প্রয়োজনীয় উপায়ও ছিল না। ভাই দাউদ (আ) বিচারকের পদমর্বাদায় নয়—মুক্তীর সদমর্বাদায় কভোয়া দেন। মুক্তীর কাজ ঘটনার তদভ করা নয় বরং, প্রশ্ন মুভাবিক জওয়াব দেওয়া।

চাপ প্রয়োগে চাঁদা বা দান-খয়রাত চাওয়া লুইনের নামাতর ঃ এখানে বিতীর প্রতিধানযোগ্য বিষয় এই যে, হযরত দাউদ (আ) কেবল এক ব্যক্তির দুঘা দাবি করাকে জুলুম বলে আখ্যা দিয়েছেন। অথচ বাহাত কারও কাছে কোন বঙ প্রার্থনা করা অপরাধ নয়। কারণ এই যে, এখানে দৃশ্যত প্রার্থনা হলেও সে কথা ও কর্মের চাপ সহকারে প্রার্থনা করা হচ্ছিল তার বর্তমানে তা লুইনের পর্বায়ে চলে গিয়েছিল।

এ থেকে জানা গেল্প যে, যদি কোন ব্যক্তি কারও কাছে এভাবে কোন কিছু চার যে, প্রতিপক্ষ সম্মত হোক বা না হোক, প্রাধিত বন্ধ দেওয়া ছাড়া গতান্তর থাকে না, তবে এভাবে উপটোকন চাওয়াও লুর্ছনের শামিল। সুতরাং যে চায়, সে ক্ষমতাসীন অথবা প্রভাবশালী ব্যক্তি হলে এবং প্রতিপক্ষ তার ব্যক্তিছের চাপের দক্ষন দিতে জন্তী-কার করতে সক্ষম না হলে তা দৃশাত উপটোকন চাওয়া হলেও প্রকৃতপক্ষে লুর্ছন হয়ে থাকে। যে চায়, তার পক্ষে এভাবে অজিত বন্ধ ব্যবহার করা বৈধ নয়। এ বিষয়টির প্রতি মনোযোগ দেওয়া বিশেষভাবে তাদের জন্য খুবই জরুরী, যারা মক্তব-মালাসা, মসন্ধিদ, সমিতি ও দলের জন্য চাঁদা আদার করে। একসায় সে চাঁদাই হালাল, যা দাতা পূর্ণ ক্ষমতা সহকারে, মনের খুদিতে দান করে। যদি চাঁদা আদারকারীরা তাদের যাজিছের চাপে অথবা একবোপে আট-দশ ব্যক্তি কাউকে উভাক্ত করে চাঁদা আদার করে নেয়, তবে এটা প্রকাশ্য ভাবেধ কর্মি বাল কলা হলে। স্বানুরে কর্মীয়

(সা) পরিভার বলেন । ४ प्रथम पंडम्पान । अर्थ ज्यान विकास प्रांत जोत्र प्रांत प्रांत होणा वाला नज्ञ।

कांच-कांबबारक नहींक दंश्हांत वांगारक जावधानण अरहांचन : اِنْ كُنْكُورُ اللهِ اللهِ कांच-कांबबारक नहींक दंश्हांत वांगारक जावधानण अरहांचन

्यें الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض

প্রতি বাড়াবাড়ি করে থাকে।) এতে বলে দেওয়া হয়েছে যে, দু'বাজি কোন কাজ-কারবারে শরীক হলে প্রায়ই একের দারা অপরের অধিকার জুগ হয়ে যায়। কোন সময় এক বাজি একটি কাজকে মামুলী ভেবে করে ফেলে, কিন্ত প্রকৃতপক্ষে তা গোনা-হের কারণ হয়ে যায়। তাই কাজ-কারবারে খুবই সাবধানতা আবশ্যক।

তিতি তিতি তিতি তিতি তিতি তিতি তিতি লাউদের ধারণা হল যে, আমি তাকে পরীকা করেছি।) মোকদমার বিবরণকে বদি হযরত দাউদ (আ)-এর ভুলের দৃষ্টান্ত সাবান্ত করা হল তবে এমন মনে হওয়াই বাভাবিক। পক্ষান্তরে ভুলের সাথে এর কোন সম্পর্ক না থাকলেও উত্তর্মক্ষের মোটামুটি অবহা এ বিবরটি ফুটিরে ভোলার পক্ষে বংগতট ছিল যে, এরা পরীক্ষার্থে প্রেরিত হয়েছে। একদিকে তারা মোকদমার কয়সালা ছরান্বিত করার জন্য বিলম্ব সহ্য করেনি এবং সাহসিকতার সাথে প্রাচীর ডিঙিয়ে ভেতরে প্রবেশ করেছে। অপরদিকে মোকদমা পেশ করার সময় বিবাদী চুপচাপ বসে রয়েছে এবং কথায় ও কাজে বাদীর কথা নির্দ্ধিয়া মেনে নিয়েছে।

ষ্দি বাদীর বণিত ঘটনা বিবাদী পূর্বেই সমর্থন করত, তবে কয়সালার জন্য দাউদ (আ)-এর কাছে আসার কোন প্রয়োজনই ছিল না। দাউদ (আ)-এর কয়সালা যে বাদীর পক্ষে হবে, এটা সামান্য বিবেক-বৃদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিও বোঝতে গারত। পক্ষদাউদ (আ)-ও টের পেরে গেলেন যে, এরা আলাহ্ প্রেরিত এবং এতে আমার পরীক্ষাকরার উদ্দেশ্য। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, কয়সালা শোনার পর তারা একে
অপরের প্রতি তাকিয়ে মৃচকি হাসল এবং মৃহূর্তের মধ্যে আকাশে চলে যায়।

ক্ষুব্র মাধ্যমে তিরাওয়াতের সিজদা আদায় হয় ঃ ইমাম আবু হানীকা এ আয়াতটিকে এ বিষয়ের প্রমাণ মনে করেন যে, নামাযে সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করলে যদি ক্ষুকৃতেই সিজদার নিয়ত করা হয়, তবে সিজদা আদায় হয়ে বায়। কারণ, এ ভারাতে আলাহ তা'আলা সিজদার জন্য 'ক্ষুকৃ' শব্দ ব্যবহার করেছেন। যা এ বিষয়েরই প্রমাণ যে, ক্ষুকৃও সিজদার ছলাভিষিক্ত হতে পায়ে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে কতিপয় জক্ষরী মাস'আলা সমরণ রাখা দরকার ঃ

(১) নামাষের ফর্ম রুকুর মাধ্যমে সিজদা তখনই আদায় হতে পারে, হখন সিজদার আরাত নামাযে পাঠ করা হয়। নামাযের বাইরে তিলাওয়াত করলে রুকুর মাধ্যমে সিজদা আদায় হয়না। কারণ, রুকু কেবল নামাযেই ইবাদত—নামাযের বাইরে সিজ নয়। (২) রুকুর মধ্যে সিজদা তখন আদায় হবে, যখন সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করার পরে রুকু করে নাবে। সুদীর্ঘ সময় তিলাওয়াত করার পরে রুকুতে গেলে সিজদা আদায় হবে না। (৩) তিলাওয়াতের সিজদা রুকুতে আদায় করার ইচ্ছা থাকলে রুকুতে যাওয়ার সময় সিজদার নিয়ত করতে হবে। নত্বা সিজদা আদায় হবে না। অবশ্য সিজদার মাধ্যয়ির সময় নিয়ত হাড়াই সিজদা আদায় হয়ে যাবে। (৪) তিলাওয়াতের সিজদা আদায় হয়ে যাবে। (৪) তিলাওয়াতের সিজদা নামাযের করম রুকুতে আদায় করার পরিবর্তে নামাযে আলাদা সিজদা করাই সর্বোত্তম। সিজদা থেকে উঠে দু'এক আয়াত তিলাওয়াত করার পর রুকুতে যেতে হবে।—(বাদায়ে)

وَ الْ الْعَالَةُ وَ الْكَالَةُ وَ الْكُلُّةُ وَ الْكُلُونُ وَ الْكُلُّةُ وَالْكُلُونُ وَاللّهُ وَلَّاللّهُ وَاللّهُ وَلَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

ভূল ছাতির জন্য সতর্ক করতে হলে প্রভার প্রয়োজন ঃ এ ঘটনা সম্পবিত আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, দাউদ (আ)-এর বিচাতি যাই হোক না ক্লেন, আল্লাহ্ তা'আলা সরাসরি ওহার মাধ্যমেও তাঁকে এ বিষয়ে হ'শিয়ার করতে পারতেন। কিন্তু এর পরিবর্তে একটি মোকদ্মা পাঠিয়ে হ'শিয়ার করার এই বিশেষ পছা কেন অবলঘনকরা হল ঃ প্রকৃতপক্ষে এখানে যারা "সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধের" কর্তব্য পালন করে, তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, কোন ব্যক্তিকে তার ভূল-মান্তি সম্পর্কে হ'শিয়ার করতে হলে তা প্রভা সহকারে করতে হবে। একাজে এমন পছা অবলঘনকরা উচিত, যাতে সংলিত্ট ব্যক্তি নিজেই নিজের ভূল উপরবিধ করতে পারে এবং মৌধিক্তাবে করার প্রয়োজনই দেখা না দেয়ন এর জন্য এমন দৃষ্টাভের মাধ্যমে কাজ করা অধিক কার্মকর যাতে কারও মনে ক্লট না লাগে এবং প্রয়োজনীয় কিছমও ফুটে উঠে।

# لِكَاوْدُ إِنَّا جَعَلُنْكَ خَلِيَفَةً فِي الْكَرْضِ فَأَخْكُمُ بَيْنَ التَّاسِ بِالْحَتِّي وَلَا تَتَبَعِ الْهَوْكَ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللهُ إِنَّ الْزَيْنَ يَضِلُونَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ لَهُمْ عَنَى ابُ شَدِيْنًا بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿

(২৬) হে দাউদ! জামি ভোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি জতএব ডুমি মানুবের মাঝে ন্যায়সলতভাবে রাজত্ব কর এবং খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। তা তোমাকে জালাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে। নিশ্চয় যারা জালাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত হয়, তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শান্তি, একারণে যে, তারা হিসাবদিবসকে ভুলে খায়।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে দাউদ! আমি ভোমাকে পৃথিবীতে শাসক করেছি। অভএব (এ পর্যন্ত যেমন করেছ, তেমনি ভবিষ্যতেও) মানুষের মধ্যে ইনসাক সহকারে ফরসালা করতে থেকো এবং (এ পর্যন্ত যেমন রিপুর কামনা-বাসনার অনুসরণ করনি, তেমনি ভবিষ্যতেও) রিপুর তাড়নায় তাড়িত হয়ো না। (এরাপ করলে) এটা তোমাকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে। যারা আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়, তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শান্তি, এ কারণে যে তারা হিসাব দিবসকে ভুলে বায়।

#### আনুৰসিক ভাতৰা বিষয়

হষরত দাউদ (আ)-কে আলাহ্ তা'আলা নবুয়তের সাথে শাসনক্ষমতা এবং নামায়ও দান করেছিলেন। সুতরাং আলোচ্য আয়াতে শাসনকার্যের জন্য তাঁকে একটি বুনিয়াদী পথ নির্দেশ দান করা হয়েছে। এ নির্দেশনামার তিনটি মৌলিক বিষয় ব্যক্ত করা হয়েছে।

১. আমি আপনাকে পৃথিবীতে নিজের প্রতিনিধি করেছি, ২. সেমতে আপনার মূল কর্তব্য হচ্ছে ন্যায়ানুগ কয়সালা করা, ৩. এ কর্তব্য গালনের জনা নকসানী খেয়াল-খুশীর অনুসরণ থেকে বেঁচে থাকা একটি অপরিহার্য শর্ত।

পৃথিবীতে প্রতিনিধি করার অর্থ সূরা বাকারার বর্ণিত হয়েছে। এ থেকেই ইসলামী রাষ্ট্রের এ মূলনীতি ফুটে উঠে যে, সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্ তা'আলারই। পৃথিবীর শাসকবর্গ তারই নির্দেশানুষারী চলার জন্য আদিল্ট। কেউ এর বাইরে যাবে না সূত্রাং মুসলমানদের শাসনকর্তা, উপদেল্টা-পরিষদ অথবা আইনসভা ইসলামী আইনের ব্যাখ্যা অথবা সম্পাদনা করতে পার্রন্তে আইন রচনা করতে পারে না। তারা আল্লাহ্র আইনসমূহের উপত্থাপক মার।

ন্যায় প্রতিষ্ঠাই ইসলামী রাষ্ট্রের সৌল কর্তব্য ঃ এখানে একথাও পরিচার করে দেওয়া হরেছে যে, ইসলামী রাষ্ট্রের বুনিয়াদী কাজ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে। রাষ্ট্রের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে প্রশাসনিক বাগারাদিতে ও কলহ-বিবাদ মীমাংসার ক্লেক্সে সুবিচার ও ইনসাক কায়েম করা।

ইসলাম একটি চিরন্তন ধর্ম। তাই সে শাসনকার্যের জন্য সে সব প্রশাসনিক খুঁটিনাটি নির্দিণ্ট করেনি, যেগুলো সময় ও পরিস্থিতির পরিবর্তনে পরিবর্তিত হয়ে যায়, বরং সে কতগুলো মৌলিক নির্দেশ দান করেছে, যার আলোকে সর্বযুগের উপযোগী প্রশাসনিক খুঁটিনাটি নিজে থেকেই ম্যায়াংসা করা যায়। এ কারণেই এখানে বলে দেওয়া হয়েছে বে, রাষ্ট্রের আসল কাজ ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা। কিছু এর প্রশাসনিক বিশ্বেষণ সর্বযুগের সুধী মুসলমানদের উপর নাস্ত করা হয়েছে।

বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগের সম্পর্ক ঃ সেমতে বিচার বিভাগ শাসন বিভাগ থেকে পৃথক থাকবে, না একীভূত খাকবে—এ ব্যাপারে অপরিবর্তনীর কোন নির্দিল্ট বিধান দেওরা হরনি যা কোন কালেই পরিবৃতিত হতে পারবে না। যদি কোন যুগে শাসকবর্গের বিশ্বস্থতা ও সততার পুরোপুরি আছা ছাপন করা যায়, ভবে বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগের পৃথক সভা বিলোগ করা সম্ভব। কোন যুগে শাসকবর্গ এরাপ আছাভাজন না হলে বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথকও রাখা যায়।

হযরত দাউদ (আ) আলাহ্র মনোনীত পরগলর ছিলেন। তাঁর চেয়ে অধিক বিশ্বস্তুতা ও সততার দাবি কে করতে পারত? তাই তাঁকে একই সময়ে শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের প্রধান নিমুক্ত করে ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসার দায়িত্বও অর্পন করা হয়েছিল। আলফায়ে-রাশেদীনের মধ্যেও এই পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। আমিকল-মুমিনীন নিজেই বিচারকার্য পরিচালন করতেন। পরবর্তী ইসলামী রাজুসমূহে এ পদ্ধতির পরিবর্তন করা হয় এবং আমিকল-মুমিনীনকে শাসন বিভাগের এবং প্রধান বিচারপতিকে বিচার বিভাগের প্রধান নিমুক্ত করা হয়।

তৃতীয় যে নির্দেশের উপর আলোচ্য আয়াতে সর্বাধিক জোর দেওয়া হয়েছে, তা হচ্ছে খেয়াল-খুনির' অনুসরণ করো না এবং হিসাব দিবসের কথা সর্বদা মনে রেখো। যেহেতু এটা সুবিচার প্রতিষ্ঠার মূলভিডি, তাই এর উপর সর্বাধিক জোর দেওয়া হয়েছে। যে শাসক অথবা বিচারকের অন্তরে আয়াহ্র ভয় এবং পরকালের চিন্তা থাকবে, সে-ই সাত্যকার অর্থে নায়ে ও সুবিচার কায়েম করতে পারে। তা না হলে আপনি যত উৎকৃষ্ট থেকে উৎকৃষ্টতর আইনই রচনা করুন না কেন, খেয়াল-খুনির দুরন্তপনা সর্বন্ধ নতুন ছিদ্র-পথ বের করে নেবে। খেয়াল-খুনির উপদ্বিতিতে কোন উৎকৃষ্টতর আইন-ব্যবন্ধাই ন্যায় ও সুবিচার কায়েম করতে পারে না। পৃথিবীর ইতিহাস এবং বর্তমান যুগের পরিশ্বিতিই এর সাক্ষ্য বহন করে।

দায়িত্বশীল পদে নিরোগের জন্য সর্বপ্রথম দেখার বিষয় চরিত্রঃ এখান থেকে আরও জানা পেল যে, কোন ব্যক্তিকে, শাসক, বিচারক অথবা কোন বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা নিযুক্ত করার জন্য সর্বপ্রথম দেখতে হবে, তার মধ্যে আল্লাহ্ভীতি ও পরকাল চিন্তা আছে কিনা এবং তার চরিত্র ও কর্ম কিরাপ? যদি বোঝা যায়, তার অন্তরে আলাহ্ভীতির পরিবর্তে খেয়াল-খুশির রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, তবে সে যত উচ্চ ডিগ্রীধারীই হোক না কেন, নিজ বিষয়ে যত বিশেষত ও কর্মঠই হোক না কেন, ইসলাম্বর দুল্টিতে সে কোন উচ্চপদের যোগ্য নয়।

وَمَا عَلَقْنَا النَّمَاءُوالْكَرْضَوَمَا بُنِينَهُمَا بَاطِلُا وَلِكَ ظَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَا لَكِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِقُ أَمْ نَجْعَلَ الّذِينَ امْنُوا وَعَيِلُوا اصَّلِحْتِ فَوَيْلُ لِلّذِينَ الْمُنُوا وَعَيِلُوا اصَّلِحْتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْكَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِبُ كَالْفُجَادِ ﴿ كِتَبُ انْزُلْنُهُ اللَّهُ لَكُلُكُ كَالْفُجَادِ ﴿ كِتَبُ انْزُلْنُهُ اللَّهُ لَكُلُكُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ ا

(২৭) আমি আসমান-ঘমীন ও এতদুভয়ের মধ্যবতী কোন কিছু অঘথা সৃশ্চিকরিন। এটা কাফিরদের ধারণা। অতএব কাফিরদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ অর্থাৎ, জাহারাম। (২৮) আমি কি বিশ্বাসী ও সংক্রমীদেরকে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃশ্চিকারী কাফিরদের সমতুল্য করে দেব? না আলাহ্ ভীক্লদেরকে পাগাচারীদের সমান করে দেব। (২১) এটি একটি বরকতময় কিতাব যা আমি আপনার প্রতি বরকত হিসাবে অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ লক্ষ্য করে এবং বুদ্ধিমানগণ যেন তা অনুধাবন করে।

d"

#### তৃষ্ণসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি আসমান, জমীন ও এতদুভয়ের মধ্যবতী কোন কিছুই অযথা সৃশ্টি করিনি। (বরং এ সৃশ্টির ভেতরে অনেক ভাৎপর্য রয়েছে। তন্মধ্যে সর্ববৃহৎ তাৎপর্য হল এওলার মাধ্যমে তওহীদ ও পরকাল প্রমাণিত হওয়া।) এটা (অর্থাৎ সৃশ্টিকে তাৎপর্যহীন মনে করা) তাদেরই ধারণা, যারা কাফির। (কেননা, তারা তওহীদ ও পরকাল অস্বীকার করার মাধ্যমে জগৎ সৃশ্টির সর্ববৃহৎ তাৎপর্যকেও অস্বীকার করে।) অতএব কাফির-দের জন্য রয়েছে (পরকালে) দুর্ভোগ অর্থাৎ জাহায়াম। (কেননা, তারা তওহীদ অস্বীকার করে। তারা কিয়ামত অস্বীকার করে, অথচ কিয়ামতের তাৎপর্য হল সৎকর্মীদেরকে পুরস্কার এবং দুক্তকারীদেরকে শান্তি দান। এখন তাদের কিয়ামত অস্বীকারের কারণে জরুরী হয়ে পড়ে যে, রহস্য বাস্তবায়্নিত না হোক, বরং সব সমান হয়ে যাক।) অতএব আমি কি বিয়াসী ও সৎকর্মীদেরকে তাদের সম্তুল্য করে দেব,

যারা (কুফর ইত্যাদি করে) পৃথিবীতে বিপর্ষয় সৃষ্টি করে? না (শব্দান্তরে) আমি আলাহ্ভীরুদ্দেরকে পাপাচারীদের সমান করে দেব? (অর্থাৎ এরাপ হতে পারে মা। সূত্রাং কিয়ামত অবশ্যস্থাবী, যাতে সংকর্মীরা পুরস্কার এবং দুক্ষমীরা শান্তি পাবে। এমনিভাবে তওহীদ ও পরকালের সাথে রিসালতে ঈমান রাখাও জরুরী। কেননা,) এটা (অর্থাৎ কোরআন) এক কল্যাণমর কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে (অর্থাৎ এর অলৌকিকতা ও মহোপকারী বিষয়বন্ত অনুবাধন করে।) এবং বুদ্ধিমানগণ উপদেশ গ্রহণ করে (অর্থাৎ তদনুষারী আমল করে)।

#### আনুষ্ঠিক ভাতব্য বিষয়

আরাতসমূহের সূদ্রা ধারাবাহিকতা ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস, বিশেষত পরকালের বিশ্বাস সপ্রমাণ করা হয়েছে। এ আয়াতগুলো হয়রত দাউদ ও সোলায়মান (আ)-এর ঘটনাবলীর মাঝখানে খুব সূক্ষ ধারাবাহিকতা সহকারে উল্লিখিত হয়েছে। ইমাম রাষী বলেনঃ যদি কোন ব্যক্তি হঠকারিতাবশত কোন বিষয় বোঝতে না চায়, তবে তার সাথে বিভজনোচিত পছা এই যে, আলোচ্য বিষয়-বব্র ছেড়ে দিয়ে কোন অসংলগ্ন কথা শুরু করতে হবে। যখন তার চিব্বাধারা প্রথম বিষয় থেকে সরে যাবে, তখন কথা প্রসঙ্গেই তাকে প্রথম বিষয়টি মেনে নিভে বাধ্য করতে হবে। এখানে পরকাল সঞ্জমাণ করার জন্য এ পছাই অবলঘন করা হয়েছে। হষরত দাউদ (আ)-এর ঘটনার পূর্বে কান্ধিরদের হঠকারিতার আলোচনা চলছিল, যা आज्ञाए कात त्य स्तिहित। अज्ञ \_ وَ تَالُوارَ بِنَّا عَجَّلُلّنَا قَطْنًا قَبُلَ يُومُ الْحَسَابِ সারমর্ম ছিল এই ্ষে, তারা পরকাল অন্থীকার করে এবং পরকালের প্রতি বিদূপ করে। अतर नारथ नारथ नात वना रातार त्य. أَوْنَ كُرْ عَبُدُنَا رَأُونَ عَلَى مَا يَقُو لُونَ وَأَذْ كُرْ عَبُدُنَا رَأُونَ (তাদের কথাবার্তায় সবর করুন এবং আমার বান্দা দাউদকে স্মরণ করুন।), এভাবে একটি ন্তুন বিষয় গুরু করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু দাউদ (আ)-এর ঘটনা এ কথা বলে শেষ করা হয়েছে যে, হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি। সূতরাং তুমি মানুষের মধ্যে ইনসাফ সহকারে ফয়সালা করবে। এখন আলোচ্য আয়াত থেকে এক অননুভূত পদ্বায় পরকাল সপ্রমাণ করা হয়েছে। কারণ, যে সভা তার প্রতিনিধিকে পৃথিবীতে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার আদেশ দেয় এবং কুকমীদেরকে শান্তি ও সংকর্মীদেরকৈ শান্তি দিতে বলে, সৈ কি নিজে এই সৃষ্টজগতে সুবিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত করবে ना ? अवगारे त्र जानमन जवारेत्क अक नाठि मित्र रोकाबात शतिक्तर्ण शाशावाती-দেরকে শাস্তি দেবে এবং সৎকর্মপরায়বদেরকে পুরস্কৃত করবে। এটাই তার প্রভার দাবি এবং এটাই জগৎ সৃষ্টির লক্ষ্য। এই লক্ষ্য বাস্তবান্ধনের জন্য কিয়ামত ও পরকাল অবশাভাবী। যারা পরকাল অভীকার করে, তারা যেন গরোক্ষভাবে এ দাবিই করে যে,

এ জগৎ এমনি উদ্দেশ্যহীন ও অষধা সৃষ্টি করা হয়েছে। এতে ভালমন্দ সব মানুষ জীবন-বাপন করে মরে মাবে এবং এরগর তাদের জিভাসাকারী কেউ থাকরে নাঞ্জিত আন্ধান্ তা'আলার প্রভার যারা বিশ্বাসী তারা একথা কিছুতেই মেনে নিতেপ্রারে নাঞ্জ

দেরকে পৃথিবীতে ক্যাসাদ সৃষ্টিকারীদের সমান গণ্য করে দেব, না পরহিষমারদেরকে পাপাচারীদের সমান করে দেব?) অর্থাৎ এমন কখনও হতে পারে না। বরং উভয় দলের পরিপতি হবে সম্পূর্ণ ডিল্ল ডিল্ল। এ থেকেই জানা সেল যে, পরকালীন বিধানবিদীর ক্ষেত্রে মুখিন ও কাফিরের মধ্যে পার্থক্য হবে। এ পৃথিবীতে হয়তো এমনটি সম্ভবপর যে, কাফিরেরা মুখিন অপেক্ষা বন্তনির্চ সুখ-শান্তি প্রাণ্ত হবে। এ থেকে একথাও বলা বার না যে, ইসলামী রাষ্ট্রে কাফিরের পাথিব অধিকার মুখিনের সমান হতে পারে না,

यावणीय मानविक खिरकात मूत्रवमानामत त्रमानदे मिश्रा दाव।

﴿ وَهُنِينًا لِكَ اوْدُ سُلَيْنَ ﴿ نِعُمُ الْعَبْدُ ﴿ إِنَّ الْمَارُدُ عُرِضَ عَلَيْهِ ﴿ وَهُنِينًا لِكَ اوْدُ عُرِضَ عَلَيْهِ ﴿ وَهُنِينًا لِكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الل

বরং কাঞ্চিরকে মুসলমানের সমান মানবিক অধিকার দেওরা যেতে গার্রে। সেমতে ইসলামী রাষ্ট্রে যেসব অমুসলিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায় চুক্তিবন্ধ হয়ে বসবাস করে, তাদেরকৈ

حَتَّىٰ ثُوَارَتُ بِأَلْجِهَا بِهُ أُرْدُوْهَا عَلَىٰ فَطَفِقَ مُسْطًا بِالسُّوقِ وَالْاَعْنَاقِ وَ

(৩০) আমি দাউদকে সোলারমান দান করেছি। সে একজন উত্তম বালা। সে বিল প্রতাবর্তনদীল। (৩১) যথন তার সামনে ক্ষণরাকে উৎক্রটার ক্ষারাজি গেশ করা হল, (৩২) তথন সে বললঃ আমি তো আমার পরওয়ার দিগারের সমরণ বিস্মৃত হয়ে সম্পদের মহকতে মুন্ধ হয়ে পড়েছি—এমনকি সূর্য তুবে গেছে। (৩৩) এওলোকে আমার কাছে ফিরিয়ে আন। অভগর সে তাদের পা ও গলদেশ ছেদন করতে ওরু করল।

#### ভক্সীরের সার-সংক্রেপ

আর আমি দাউদ (আ)-কে পুর সুলারমান (আ) দান করেছি। সে ছিল উন্তম বাদা। (আলাহ্র দিকে) খুব প্রত্যাবর্তনশীল ছিল। (কাজেই তার সে কাহিনী সমরশীর,) যখন (কোন এক) অপরাফে তার সামনে উৎকৃষ্ট (জাতের) অপরাজি (ষা জিহাদের উদ্দেশ্যে রাখা হত) উপস্থিত করা হল, (আর সেওলো পরিদর্শনে এত বিজয় হয়ে দেল যে, দিন শেষ হয়ে সেল এবং নামায় জাতীয় কোন একটি নিয়মিত ইবাদক ব্যাহত হয়ে গেল। তাঁর ভীতি ও প্রতাশের কারণে কোন কর্মচারীও তাঁকে এ বিষয়ে অবহিত করতে সাহস গেল না। অবশেষে যখন নিজেই টের গেলেন,) তখন তিনি বললেনঃ আমি আমার পরওয়ারদিগারের সমরণ (অর্থাৎ নামার) বিসমৃত হয়ে এই সক্ষাদের মহক্ষতে মগ্ন হয়ে পড়েছি; এমনকি সূর্য আড়ালে (অর্থাৎ অস্তান্চলে) অন্তমিত হয়ে গেছে। (অতপর কর্মচারীদেরকে আদেশ দিলেনঃ) অপ্ররাজিকে আবার আমার সামনে আন। (আদেশ মত আনা হলে) তিনি (তরবারি বারা) সেইলোর পাও পল্পেশ হেদন করতে ওক্ত করলেন। (অর্থাৎ য্যেহ্ করে ফেক্লেন।)

#### আনুষ্ট্রিক ভাতব্য বিষয়

আলোচ্য আরাতসমূহে হ্যরত সুলারমান (আ)-এর একটি ঘটনা উল্লেখ করা হরেছে। এ ঘটনার প্রসিদ্ধ বিবরপ তাই, যা উপরে তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত হরেছে। এর সার্মর্ম এই যে, হ্যরত সুলারমান (আ) অম্বরাজি পরিদর্শনে এমনভাবে মন্ন হরে পড়েন যে, নামায পড়ার নির্মেত সময় আসর জতিবাহিত হরে যায়। পরে সম্ভিৎ ফিরে গেয়ে তিনি সমত্ত অম্ব যবেহ্ করে দেন। কেননা, এভলোর কার্লেই আন্নাহ্র সমর্ণ বিদ্বিত হয়েছিল।

- এ নামায় নফল হলেও কোন আগত্তির কারণ নেই। কেনমা, পরসম্বরগণ এত-টুকু ক্ষতিও পূরণ করার চেল্টা করে থাকেন। পক্ষান্তরে তা ফর্য নামায় হলে ভূলে যাওয়ার কারণে তা কাষা হতে পারে এতে কোন গোনাহ্ হয় না। কিন্তু সুলায়মান (আ) খীয় উচ্চ মুর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে এরও প্রতিকার করেছেন।
- এ তফসীরটি কয়েকজন তফসীরবিদ থেকে বণিত হয়েছে। হাফেজ ইবনে-কাসীরের নাায় অনুসন্ধানী আলিমও এই তফসীরকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। আলামা সুষ্ঠী বণিত রসূলে করীম (সা)-এর এক উক্তি থেকেও এই উফসীরের সমর্থন পাওয়া যায়। উক্তিটি নিম্নরাগঃ

من إبى بن كعب من النبى صلى الله عليه وسلم في قوله نطفق مسحا بالسوق والإمناق قال قطع سوقها و اعنا قها با السيف -

আল্লামা সুরূতীর মতে এ হাদীসের সনদ নির্ভরযোগ্য। আল্লামা হুসায়ুমী (র) মজুমাউযু যাওয়ায়েদ গ্রন্থে এ হাদীস উদ্ধৃত করে লেখনঃ

"তিবরানী এ হাদীসটি আওসাতে বর্ণনা করেছেন। এতে একজন বর্ণনাকারী সাঈদ ইবনে বশীর-রয়েছেন যাকে শো'বা প্রমুখ নির্ভর্ষোগ্য বলেছেন এবং ইবনে মুইন প্রমুখ দুবল বলেছেন। অবশিস্ট সকল বর্ণনাকারী নির্ভর্ষোগ্য।"

এ হাদীদের কারণে বণিত তৃষ্ণসীরটি খুব মজবুত। কিন্ত এতে সন্দেহ হয় যে, অবরাজি আলাহ্ প্রদত্ত একটি পুরন্ধার ছিল। নিজের সম্পদকে এভাবে বিনস্ট করা একজন প্রস্থানের পক্ষে শোভা পায় না। কিন্তু তৃষ্ণসীরবিদগণ এর জওয়াবে বলেন ষে, এ অশ্বরাজি সুলায়মান (আ)-এর ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ছিল। তার শরীয়তে গরু, ছাগল ও উটের ন্যায় অশ্ব কোরবানী করাও বৈধ ছিল। তাই তিনি অশ্বরাজি বিনষ্ট করেননি, বরং আলাহ্র নামে কোরবানী করেছেন। গরু, ছাগল ও উট কোর-বানী করেছে যেমন তা বিনষ্ট করা হয় না, অশ্বরাজির বেলায়ও তাই হরেছে। (রাহল মা'জানী)

কিন্ত আলোচ্য আরাভসমূহের আরও একটি তক্ষসীর হ্যরত আবদুরাহ্ ইবনে আকাস (রা) থেকে বণিত আছে। তাতে ঘটনাটি সম্পূর্ণ ডিন্ন পথে বর্ণনা করা হয়েছে। এই তক্ষসীরের সারমর্ম এই যে, হ্যরত সোলারমান (আ)—এর সামনে জিহাদের জন্য তৈরি অশ্বরাজি পরিদর্শনের নিমিডে পেশ করা হলে সেওলো দেখে তিনি খুব আনন্দিত হন। সাখে সাখে তিনি বললেনঃ এই অশ্বরাজির প্রতি আমার যে মহক্ষত ও মনের টান, তা পাথিব মহক্ষতের কারণে নয়, বরং আমার পালনকর্তার সমরণের কারণেই। কারণ এওলো জিহাদের উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে। জিহাদ একটি উচ্চডরের ইবাদত। ইতিমধ্যে অশ্বরাজির দল তাঁর দৃশ্চি থেকে উধাও হয়ে গেল। তিনি আদেশ দিলেনঃ এওলোকে আবার আমার সামনে উপস্থিত কর। সেমতে পুনরার উপস্থিত করা হলে তিনি অশ্বরাজির গলদেশে ও পায়ে আদের করে হাত বুলালেন।

এই তফসীর অনুষায়ী وَنُ دُكُرٍ لَ أَي مُوالِعَا काরণার্থে বাবহাত হয়েছে এবং

َوُّ وَ وَ وَالْحَاءِ এর সর্বনাম দার। অশ্বরাজিই বোঝানো হয়েছে। এখানে করে অর্থ কর্তন করা নয়। বরং আদর করে হাত বুলানো।

প্রাচীন তক্ষসীরবিদগণের মধ্যে হাকেজ ইবনে-জরীর, তাবারী, ইমাম রাষী প্রমুখ এ তক্ষসীরকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কেননা, এই তক্ষসীর অনুযায়ী সম্পদ নস্ট করার সন্দেহ হয় না।

কোরআন পাকের ভাষাদৃশ্টে উভয় তফসীরের অবকাশ আছে। কিন্ত প্রথম তফসীরের পক্ষে একটি হাদীস থাকায় তার শক্তি বৃদ্ধি পয়েছে।

সূর্য ফিরিরে জানার কাহিনী ঃ কেউ কেউ প্রথম তফসীর অবলঘন করে আরও বলেছেন যে, আসরের নামায কাষা হয়ে যাওয়ার পর সোলায়মান (আ) আলাই তাঁআলার কাছে অথবা ফেরেশতাগণের কাছে সূর্যকে পুনরার ফিরিয়ে আনার নিবেদন জানান। সেমতে সূর্যকে ফিরিয়ে আনা হলে তিনি নিয়মিত ইবাদত পূর্ণ করেন। এরপর পুনরায় সূর্য অস্তমিত হয়। তাদের মতে তি বাকোর সর্বনাম দারা সূর্য বোঝানো হয়েছে।

কিন্ত আল্লামা আলুসা প্রমুখ অনুসন্ধানী তকসীর্বিদগণ এই কাহিনী খণ্ডন করে বলেছেন ঃ তি বলেজার সর্বনাম দারা অশ্বরাজিই ধোঝানো হয়েছে—সর্ব নয়।

এর কারণ এটা নর যে, সূর্যকে পুনরায় ফিরিয়ে আনার ক্ষমতা আলাহ্ তা'জলার নাই। বরং কারণ এই যে, এ কাহিনী কোরজান ও হাদীসের কোন্ দলীল দারা প্রামাণ্য নয়।—(রাহল মা'জানী)

আরাহ্র সমরণে শৈথিল্য হলে নিজের উপর শান্তি নির্ধারণ করা ধর্মীর মর্যাদা-বোধের দাবিঃ সর্বাবস্থায় এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোন সময় আরাহ্র সমরণে শৈথিল্য হয়ে গেলে নিজেকে শান্তি দেওয়ার জন্য কোন মুবাহ্ (অনুমোদিত) কাজ থেকে বঞ্চিত করে দেওয়া জায়েষ। সূফী বুযুর্সগণের পরিভাষায় একে 'গায়রত' বলা ইয়।—(বয়ানুল কোরআন)

কোন সংকাজের অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য নিজের উপর এধরনের শান্তি নির্ধারণ করা আত্মন্তন্ধির একটি ব্যবস্থা। এ ঘটনা থেকে এর বৈধতা বরং পছন্দনীয়তা জানা যায়। হযুরে আকরায় (সা) থেকে বণিত আছে যে, একবার আবু জুহায়ম (রা) তাঁকে একটি শামী চাদর উপহার দেন। চাদরটি ছিল কারুকার্যস্থচিত। তিনি চাদর পরিধান করে নামায় পড়লেন এবং ফিরে এসে হযরত আয়েশাকে বললেন, চাদরটি আবু জুহায়মের কাছে ফেরত পাঠিরে দাও। কেননা নামায়ে আমার দৃণ্টি এর কারুকার্যের উপর পড়ে গিরেছিল এবং আমার মনোনিবেশে বিপর্যয় সৃণ্টি হওয়ার উপক্রম হয়েছিল।—( আহকামুল কোরআন)

এমনিভাবে হযরত আবু তালহা (রা) একবার তাঁর বাগানে নামাযরত **অবস্থার** একটি পাখীকে দেখার মশগুল হয়ে যান। ফলে নামাযের নিবিস্টতা নস্ট হয়ে যায়। পরে তিনি বাগানটি সদকা করে দেন।

কিন্ত সমরণ রাখা দরকার যে, এই উদ্দেশ্যের জন্য বৈধ শার্জি নির্ধারণ করা উচিত। কারণ, অহেতুক কোন সম্পদ বিন্দট করা জায়েয় নয়। সূতরাং সম্পদ বিন্দট হয়, এরাপ কোন কাজ করা বৈধ নয়। সূফীগণের মধ্যে হয়রত শিবলী (র)-একবার এ ধরনের শান্তি হিসাবে তাঁর বন্ধ জালিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু শায়ুখ আবদুল ওয়াহ্হাব শ্রে'রানী (র)-র মত অনুসন্ধানী সূফী বুযুর্গগণ তার এই কর্মকে সঠিক বলে আখ্যা দেন নি।—(রাহল মা'আনী)

ব্যক্তিগতভাবে রাজ্যের কাজকর্ম দেখাশোনা করা শাসনকর্তার উচিতঃ এ ঘটনা থেকে ভারও জানা যার যে, রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার অধীনস্থ বিভাগ-সমূহের কাজকর্ম স্বয়ং দেখাশোনা করা উচিত, কাজকর্ম অধীনস্থদের উপর ছেড়ে নিশ্চিত বৃসে থাকা উচিত নয়। এ কারণেই হ্যরত সোলায়মান (আ) অধীনস্থদের প্রাচুর্য সত্ত্বেও স্বয়ং অশ্বরাজি পরিদর্শন করেন। খলিফা হ্যরত উমর (রা)-এর কর্ম থেকেও তাই প্রমাণিত আছে।

এক ইবাদতের সমর জন্য ইবাদতে মণগুল থাকা ছুলঃ এ ঘটনা থেকে আরও প্রমাজিত হুট্র যে, এক ইবাদতের নির্দিল্ট সময় জন্য ইবাদতে ব্যয় করা জনুচিত। বলা বাহুলা, জিহাদের জয় পরিদর্শন করা একটি বৃহত্তম ইবাদত, কিন্তু সময়টি ছিল এ ইনাদতের পরিবর্তে নামাষের জন্য নিদিস্ট। ডাই হ্যরত সোলারমান (জা) একে ভুল পণ্য করে তার প্রতিকার করেছেন। এ কারথেই আমাদের ফিকাহ্বিদগণ লিখেন ঃ জুম'আর আযানের পর যেমন ক্রয়বিক্রয়ে মশগুল থাকা জায়েষ নয়, তেমনি জুম'আর নামাষের প্রস্তুতি হাড়া অন্য কোন কাজে মশগুল হওয়াও বৈধ নয়, যদিও তা তিলা-ওয়াতে-কোরআন অথবা নফল গড়ার ইবাদত হয়।

## وَلَقَنْ فَتُنَّا سُكَمِّنَ وَالْقَيْنَا عَلَا كُرُسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ آنَابَ

(৩৪) স্থামি সোলায়মানকে গরীক্ষা করলাম এবং রেখে দিলাম তার সিংহাসনের উপর একটি নিত্রাণ দেহ। অতপর সে রুজু হল।

### ভক্তসীরের সার-সংক্রেপ

আমি সোলায়মান (আ)-কে ( অন্য এক উপায়েও) পরীক্ষা করলাম এবং তার সিংহাসনের উপর রেখে দিলাম একটি নিস্পাণ দেহ। অতপর তিনি (আলাহ্র দিকে) রুজু হলেন।

#### ভাসুমজিক ভাডন্য বিষয় -

আলোচ্য আয়াতে আলাহ্ তা'আলা হযরত সোলায়মান (আ)-এর আরও একটি পরীক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। একেরে কেবল এতটুকু বলা হয়েছে যে, এই পরীক্ষার সময় একটি নিজাণ দেই সোলায়মান (আ)-এর সিংহাসনে রেখে দেওয়া হয়েছিল। এখন সে নিজাণ দেহটি কি ছিল, একে সিংহাসনে রাখার অর্থ কি এবং এর মাধ্যমে পরীক্ষা কিভাবে হল, এসব বিবরণ কোরআন পাকে বিদ্যমান মেই এবং কোন সহীহ্ হাদীস ঘারাও প্রমাণিত নেই। তাই হাফেষ ইবনে কাসীরের সে মনোভাব এখানেও তাই দেখা যায় যে, কোরআন পাক যে বিষয়কে অস্পট্ট রেখে দিয়েছে, তার বিশদ বিবরণ দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। কেবল এ বিষয়ের উপর ঈমান রাখা, উচিত যে, আলাহ্ তা'আলা সোলায়মান (আ)-কে কোন ভাবে পরীক্ষা করেছিলেন, যার ফলে তিনি আলাহ্র দিকে আরও বেশি ক্লজু হয়েছিলেন। এতেই কোরআন পাকের আসল লক্ষ্য অভিত হয়ে যায়।

তবে কোন কোন তফসীরবিদ এ পরীক্ষার বিবরণ খোঁজ করারও প্ররাস পেয়ে-ছেন। তাঁরা এ ক্ষেত্রে একাধিক সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে কোন কোনটি নির্ভেজাল ইসরাঈলী রেওয়ায়েত থেকে গৃহীত। উদাহরণত হযরত সোলায়মান (আ)-প্রর রাজত্বের রহস্য তাঁর আংটির মধ্যে নিহিত ছিল। একদিম এক শয়তান এই আংটি করায়ত করে নেয় এবং এর কারণে সে সোলায়মান (আ)-প্রর সিংহাসনে তাঁরই আফৃতি ধারণ করে বাদশাহ্ রূপে জেঁকে বসে। চল্লিশ দিন পর সোলায়মান (আ) সে আংটি

STATE OF

একটি যাছের পেট খেকে উদ্ধার করেন এবং পুনরায় সিংহাসন স্থাভ ক্ষাতে সমর্থ হন। এই রেওয়ায়েতটি আরও কতিপয় কাহিনীসহ করেকটি তকসীরপ্তছেও উদ্ধিশিত হয়েছে। কিন্ত হাক্ষেক্স ইবনে কাসীর এ ধরনের সমন্ত রেওয়ায়েক্সই ইসরাইনী,শ্রণ্য করার পর বিশ্বেন ঃ

"আহলে-কিতাবের একটি দল হয়রত সোলায়মান (আ)-কে পয়সম্ম বালই মানে না। বাহাত এসব মিথ্যা কাহিনী তাদেরই অপকীতি।" সুতরাং এ ধরনের রেওয়ায়েতকে আলোচ্য আয়াতের তফসীর বলা কিছুতেই জারেয় নয়।

হযরত সোলায়মান (আ)-এর আরও একটি ঘটনা সহীহ্ বুখারী ইত্যাদি কিতাবে বিশিত আছে। আরোচ্য আরাতের সারথ এ ঘটনার কিছু সাদৃশ্য দেখে কেউ কেউ একে আলোচ্য আরাতের তক্ষসীর বলে সাব্যক্ত করেছেন। ঘটনার সারমর্ম এই ঃ একবার হযরত সোলায়মান (আ) বীয় মনোভাব ব্যক্ত করলেন যে, এ রান্তিতে আমি সকল বিবির সঙ্গে সহবাস করব এবং তাদের প্রত্যেকের পর্ভ থেকে এক একটি পুর সভান জন্ম-গ্রহণ করবে। তারা আরাহ্র পথে জিহাদ করবে। কিন্তু এ মনোভাব ব্যক্ত করার সময় তিনি 'ইনশাভারাহ' বলতে ভুলে গেলেন। একজন মহামানা প্রসভারের এ ছুটি আরাহ্ তা'আলা পছন্দ করলেন না এবং তিনি তার দাবি ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করে দিলেন। ফলে সকল বিবির মধ্যে মার একজনের পর্ভ থেকে একটি মৃত ও পার্ম বিহীম সভান ভূমিচ হল।

কোন কোন তফসীরবিদ এ ঘটনার ভিডিতে বলেন ঃ সিংহাসনে নিজাপ দেহ রাখার অর্থ এই যে, সোলায়মান (আ)-এর জনৈক চাকর এ মৃত সভানকৈ এনে তাঁর সিংহাসনে রেখে দেয়। এতে সোলায়মান (আ) বুঝে নেন যে, এটা তাঁর ইনশাআলাহ্ না বলার ফল। সেমতে তিনি আলাহ্র দিকে রুজু হলেন এবং ক্রমা প্রার্থনা ক্রলেন্।

কাষী আবুস সউদ, ভালামা আলুসী প্রমুখের মত কতিগন্ধ বিভ তফসীরাবিদও
এ তফসীর অবলঘন করেছেন। হাকীমুল উত্মত হয়রত থানভী (র) বল্লানুল কোরআনেও
তদনুরাগ তফসীর করেছেন। কিন্তু প্রকুতগক্ষে এ ঘটনাকেও আয়াতের অকাট্ট তফসীর
বলা যায় না। কারণ, এ ঘটনার সবওলো রেওয়ায়েতের মধ্যে কোথাও এরগ নিদ্দিন
গাওলা যায় না যে, স্পূলুলাহ্ (সা) ঘটনাটি আলোচা আয়াতের তক্ষমির প্রসক্ষে উল্লেখ
করেছেন। ইমাম বুখারীর হাদীসটি কিতাবুল জিহাদ, কিতাবুল আহিয়া, কিতাবুল
আইমান প্রভৃতি অধ্যায়ে একাধিক তরীকার উল্লেখ করেছেন. কিন্তু কিতাবুল তফ্সীরে
সূরা হোলাদের তফসীর প্রসংগে কোথাও এর উল্লেখ কেই। বরং

জায়াতের অধীনে জন্য একটি রেওয়ায়েত উদ্বৃত করেছেন। অঘচ এই হাদীসের কৈনি বরাত পর্যন্ত দেননি। এ থেকে বোঝা যায় যে, ইমাম বুখারীর মতেও হাদীসটি আলোচ্য জায়াতের তক্ষসীর নয়। বরং রস্কুলাহু (সা) অন্যান্য পর্যাধরের যেয়ন জন্যান্য আরও

्र अस्तर

, e

অনেক ঘটনা বর্ণনা করেছেন, তেমনিভাবে এটাও একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা। এটা কোন আয়াতের শুক্তাবীর হওয়া জরুরী নয়।

তৃতীয় এক তক্ষসীর ইমাম রাষী প্রমুখ বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, সোলায়-মান (আ) একবার ওকতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। কলে এত দুর্বল হয়ে পড়েন যে, যখন ভাঁকে সিংছাসনে বসানো হড়, তখন মনে হড় ফোন একটি নিস্পাণ দেহ সিংহাসনে রেখে দেওলা হয়েছে। এরপর আলাহ্ ডাভোলা তাঁকে সুস্থত দান করেন। তখন তিনি আলাহ্র দিকে রুজু হয়ে ওকরিয়া আদায় করেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এছাড়া তিনি তবিয়াতের জুনা নজিরবিহীন রাজ্যত্বের জনাও দোয়া করেন।

কিন্ত:এত তক্ষসীরও অনুমানভিডিক । কোরআন পাকের ভাষার সাথে এর তেমন মিল নেই এবং কোন রেওয়ায়েতেও এর প্রমাণ পাওয়া যায় না।

বাস্তব্ সত্যু এই যে, আলোচ্য আয়াতে যে ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, তার নিশ্চিত বিবরণ জানার কোন উপায় আমাদের কাছে নেই। আমরা এ জন্য আদিস্টও নই। সুতরাং এতটুকু ঈমান রাখাই যথেস্ট যে, আলাহ্ তা'আলা সোলায়মান (আ)-কেলোন প্রীক্ষা করেছিলেন, যার ফলে তিনি আলাহ্র দিকে অধিকতর রুজু হয়েছেন।

কেরিআন পাকে এই ছটনা উল্লেখ করার আসল উদ্দেশ্য মানুষকে দাওয়াত দেওয়া যে, তারা কোন বিপদাপদ অথবা পরীক্ষায় পতিত হলৈ তাদের পক্ষেও সোলায়মান (আ)-এর মত আলাহ্র দিকে পূর্বাপেক্ষা অধিক রুজু হওয়া উচিত। বস্তুত সোলায়-মান (আ)-এর প্রীক্ষার বিষয়টির বিস্তারিত বিবরণ আলাহ্ তা'আলার উপর সমর্পণ করাই বাজুনীয়।

عَالَ رَبِّا خُونَ لِي وَهَبْ لِمُ لَكُالَا يَنْبَغِي لِكُولِمِ أَنْ يَكُولُو اللَّهِ الْمُعَابُ الْمُعَابُ الْمُعَابُ الْمُعَابُ الْمُعَابُ الْمُعَابُ الْمُعَابُ الْمُعَابُ الْمُعَابُ اللَّهُ الْمُعَابُ اللَّهُ اللْمُعِلَّةُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

(৩৫) সোলার্থান বলল ঃ হে আমার পালনকর্তা, আমাকে মাফ কলেন এবং আমাকে এমন সামাজ্য দান কলেন যা আমার পরে আর কেউ পেতে পারবে না। নিশ্চর আপুনি মহাদাতা। (৩৬) তখন আমি বাতাসকে তার অনুপত করে দিলাম, যা তার হকুমে অবাধে প্রবাহিত হত যেখানে সে পৌছাতে চাইত। (৩৭) জার সকল শর্তানকে তার অধীন করে দিলাম অধাৎ যারা ছিল প্রাসাদ নির্মাণকারী ও তুবুরী (৩৮) এবং জন্য আরও অনেককে অধীন করে দিলাম, যারা আবদ্ধ থাকত শৃংখলে। (৩৯)

www.eelm.weebly.com

 $\mathbb{R}_{+}[i]$ 

to and

এওলো আমার অনুপ্রহ, অতএব এওলো কাউকে দাও অথবা দিজে রেখে দাও—এর কোন হিসাব দিতে হবে না। (৪০) নিশ্চয় তার জন্য আমার কাছে রয়েছে মর্যাদাও ওড পরিণতি।

#### তফসীরের সার-সংক্রেপ

[হ্যরত সোলার্মান (আ) আলাহ্র কাছে] দোয়া করলেন, হে আমার পাল্ন-কর্তা, আমরে (বিগত) রুটি ক্ষমা করুন এবং ( ভবিষাতের জন্য) আমার্কে এমন সাম্রাজ্য দান করুন, যা আমাকে ছাড়া (আমার আমলে) কেউ পেতে পারবে না (কোন অদৃশ্য সাজসরজাম দান করুন, অথবা আমার সমসীময়িক রাজন্যবর্গকে এমনিতেই পরাভূত করে দিন, যাতে কেউ আমার মুকাবিলা করতে সমর্থ না হয়।। অপিনি মহাদাতা (এ দোয়া কবুল করা আপনার জন্য কঠিন নয়)। তখন (আমি তার দোয়া কবুল করল।ম এবং তার রুটি ক্ষমা করে দিলাম। এছাড়া) আমি বাতাসকে তার অনুগত করে দিলাম, যা তার ছকুমে অবাধে প্রবাহিত হঁত যেখানে সে যেতে চাঁইত ( কলে অম্বরাজির প্রয়োজন থাকেনি )। জিনদেরকেও তাঁর অধীন করে দিলাম অর্থাৎ প্রাসাদ নির্মাণকারীদেরকে এবং (মণিমুজা আহরণের জনা) ডুবুরীদেরকৈ এবং অন্য আরও অনেক জিনকে যারা শৃংখলে আবদ্ধ থাকত। (সম্ভবত অপিত দায়িত্ব পালন না করা অথবা তাতে ছুটি করার করিণে তাদেরকৈ শার্ক্তিস্থরাপ শৃংখলিত করী হত। এসব সাজসরঞ্জাম দান করে আমি বললামঃ) এওলো আমার দান। অতএব এণ্ডলো কাউকে দাও অথবা না দাও, এজন্য ভোমাকে হিসাব দিতে হবে না। (অর্থাৎ আমি তোমাকে যেসব সাজসরঞ্জাম দিলাম, এতে অন্যান্য রাজা-বাদুশাহুর নায়ু তোমাকে কেবল কোষ।ধাক্ষে ও ব্যবস্থাপকই নিযুক্ত করিনি, বরং তোমাকে মালিকও করে দিলাম। দুনিয়াতে প্রদত্ত এসব সাজসরজাম ছাড়াও) তাঁর জন্য আমার কাছে রয়েছে (বিশেষ) নৈকট্য ও (উচ্চ পর্যায়ের) ওড পরিণতি (যার ফলাফল পূর্ণরূপে পরকালে প্রকাশ পাবে)।

#### আনুষ্ঠিক ভাতব্য বিষয়

अग्रामा निस (عَلَمُ اللَّهُ يَنْبَغِي لاَ حَدِ مِنْ بَعَدِ يَ اللَّهُ اللّ

যা আমার পরে কেউ পেতে পারবে না।) কেউ কেউ এ দোয়ার অর্থ বর্ণনা করৈছেন যে, আমার আমরে আমার মত বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী অন্য কেউ যেন না হয়। ত'দের মতে 'আমার পরে' শব্দটির অর্থ 'আমাকে ছাড়া'। হযরত থানভীও এর প্রতি অনুবাদই করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ তর্কসীরবিদের মতে এ দোয়ার অর্থ এই যে, আমার পরেও কেউ যেন এরাপ সাম্রাজ্যের অধিকারী না হয়। সূতরাং বাজুবেও তাই দেখা যায়ন হয়রত সুলায়মান (আ)-কে যেরাপ সাম্রাজ্য দান করা, হয়েছিল, তেমনরাজ্যের অধিকারী পরবর্তীকালেও কেউ হতে পারেনি। কেননা বাতাস অধীনম্থ হওয়া, জিন জাতির বশীভূত হওয়া এওলো সর্বতীকালে কেউ লাভ করতে পারেনি।

কেউ কেউ বিভিন্ন আনাল । সাধনার মাধ্যমে কোন কোন জিনকে ৰশীভূত করে নের। এটা জার প্রিপ্তী নর। কেননা হয়রত সুলায়মান (আ) এর জিন বশীভূতকরপের সাথে এর কোন তুলনাই হয় না। আমল বিশেষ্ভরা দু'একজন অথবা ক্রেকজন জিনকে বশীভূত করে নের। কিন্তু সোলায়মান (আ) জিনদের উপর ষেরাপ সর্বব্যাপী রাজ্য কায়েম করেছিলেন, তদুপ কেউ কায়েম করতে পারেনি।

রাজত্ব ও শাসন ক্ষমতা লাজের দোয়াঃ এখানে সমরণ রাখা দরকার যে, পয়গঘরগণের কোন দোয়া আলাহ্ তা'আলার অনুমতি ব্যতিরেকে হয় না। হবরত সোলায়মান
(আ) এ দোয়াটিও আলাহ্র অনুমতিক্রমেই করেছিলেন। ক্ষমতা লাজই এর উদ্দেশ্য ছিল
না, বরং এর পেছনে আলাহ্ তা'আলার বিধানাবলী প্রয়োগ কয়াও সত্যকে সমুয়ত কয়ার
অনুপ্রেরণাই কার্যকর ছিল্ল। আলাহ্ তা'আলা জানতেন যে, রাজত্ব লাজের পর সোলায়মান
(আ) এসব মহৎ উদ্দেশ্য বাজবায়নের জনাই কাজ করেবে এবং প্রতিপত্তি লাজের বাসনা
তাঁর অভরে ভান পাবে না। তাই তাঁকে এয়াপ দোয়ার অনুমতি দেওয়া হয় এবং তা কবুলও
করা হয়। কিন্ত সাধারণ মানুষের জ্বা নিজের পক্ষ থেকে শাসনক্ষমতা প্রার্থনা কয়া হাদীসে
নিষেধ করা হয়েছে। কারণ, এতে প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ধনসম্পদ লাজের কামনা-বাসনা
শামিল হয়ে যায়। সেয়তে কেউ য়িন এয়াপ বাসনা থেকে মুক্ত থাকরে বলে দৃচ বিশ্বাসী
হয় এবং সত্যকে সমুয়ত কয়া ছাড়া জন্য কোন উদ্দেশ্যে ক্ষমতা লাভ কয়ার প্রত্যাশী না
হয়, তবে তার জন্য রাজ্বত্ব লাভের দোয়া কয়া বৈধ।—(য়হল মা'আনী)

ভারা যে বৈ কাজ করত, তার বিবরণ সূরা সাবায় বণিত হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে যে, অবাধ্য জিনদেরকে সোলায়মান (আ) শিকলে আবদ্ধ করে রেখেছিলেন। এখন এটা জরুরী নয় যে, এখনো দৃশ্টিপ্রাহ্য লোহার শিকলই হবে। বরং জিনদেরকে আবদ্ধ করার জন্য অন্য কোন পছাও অবলঘন করা সম্ভব, যা সহজে বোঝাবার জন্য এখানে শিকল বলে ব্যক্ত করা হয়েছে।

وَالْمُتُوعَبِدُنَا اَبُوْبَ مِوْ نَادَى رَبِّهُ آئِيْ مَسَنِي الشَّيْطَنُ بِعُضِي وَعَلَابٍ ﴿
اَرْكُضْ بِرِجْلِكَ هٰذَا مُغْتَكُ بَارِدُ وَشَرَابُ ﴿ وَ وَهُبْنَا لَهُ آهُلَهُ الْمُلْكُ الْمُلَهُ وَمُثَلَّهُمْ مَنَعُهُمْ رَحْمَةً مِنَا وَذِكْلَ لِاولِ الْالْبَابِ ﴿ وَحُنْ بِيَبِاكَ ضِغْكًا وَمِثْلُهُمُ مَنَعُهُمُ رَحْمَةً مِنَا وَذِكْلَ لِاولِ الْالْبَابِ ﴿ وَحُنْ بِيَبِاكَ ضِغُكًا وَمِثْلُهُمُ مَنَا وَذِكْلَ لِاولِ الْالْبَابِ ﴿ وَحُنْ بِيَبِاكَ ضِغْمًا وَمُنْ بِيلِكَ ضِغْمُ الْمُنْدُ وَلِي الْمُنْكُ وَلِي الْمُنْكُ وَلَيْكُ وَلَيْكُونَ مَنْ الْمُنْدُ وَلَيْكُ وَلِي الْمُنْكُ وَلِي اللَّهُ الْمُنْدُ وَلَيْكُونُ وَلَا تَكُنْ وَلَا فَيْكُونُ وَلَا اللَّهُ الْمُنْدُ وَلِي الْمُنْكُونُ وَلَا اللَّهُ الْمُنْدُونُ وَلَا اللَّهُ الْمُنْكُونُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُنْكُونُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ ا

(৪১) সমর্প করুণ জামার বান্দা ভাইউবের কথা, যহম সে তার পাইনকর্তাকে জাত্বান করে বললঃ শরতান জামাকে যত্তা। ও কল্টে পৌছিরেছে। (৪২) তুমি ভোমার পা দিরে ভূমিতে জাঘাত কর। ঝরুনা নির্দত হল গোলল করার ভাল। (৪৬) জামি তাকে দিলাম তার পরিজনবর্গ ও ভাদের মত জারও জনেক জামার পক্ষ থেকে রহমতত্ত্বরূপ এবং বুজিমানদের জন্য উপদেশভারপ। (৪৪) তুমি তোমার হাতে এক মুঠো তৃণ-শলা নাও, তা ভারা জারাভ করে এবং শাস্ত ভল করো না। জামি তাকে পেরাম সবরকারী। চমংকার বান্দা সে। নিশ্চর সে ছিল প্রভাবর্তনশীল।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি আমার বান্দা আইয়াূুুুুব (আ)-কে সমর্ণ করুন, যখন সে তার পালন-কর্তাকে আহ্বান করে বললঃ শয়তান আমাকে যত্তপা ও কল্টে ফেলেছে ৷ ্বিএই যত্তপা ও কছুট কি ছিল, এ সম্পর্কে ইয়াম আহ্মদ হযরত ইবনে আক্রাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, হ্যরত আইয়ার (আ)-এর অসুস্তার সময় শয়তান চিকিৎসকের বেশে আইউব (আ)–এর পত্নীর সাথে সাক্ষাৎ করেছিল। তিনি তাকে চিক্রিৎসক মনে করে চিকিৎসা করতে অনুরোধ করলেন। সে বলর : এই শর্ডে চিকিৎসা করতে <u>প্রারি মে</u> আরোগ্য লাভ করলে এ কথা বলতে হুরে: "তুমি তাকে আরোগ্য-দান করেছ।" 🔒 উক্তি হাড়া আমি অন্য কিছু, নজরানা চাই না। পত্নী আইয়ূৰ (আ)-কে <u>এ জ্ঞা</u>লানাল তিনি বললেন, হাররে তোমার সরলতা, সে তো শরতান ছিল। আমি <u>প্রতিক্রা, করছি,</u> যদি আলাহ্ তা'আলা আমাকে আরোগ্য দান করেন, তবে তোমাকে একু<u>শ' বেলা</u>ঘাত করব। এ ঘটনা থেকে আইয়ূাব (আ) ভীষণ কল্ট পেলেন। তাঁর অসুস্থতার সুযোগে শরতানের এতদূর দুঃসাহস হয়েছে যে, বিশেষ করে তাঁর পদীর মুখ দিয়ে এমন বাক্ উচ্চারণ করাতে চেয়েছে, যা বাহাত শিরকের কারণ। হষরত আইউব (আ) রোগ দূরীকরণের জন্য পূর্বেও দোয়া করেছিলেন। কিন্ত এ ঘটনার পর তিনি আর্বিভ বেশি কাৰুজি-মিন্তি সহকারে দোয়া করলেন সুতরাং আমি তার দৌয়া কবুল করিলীম্বর্বিং আদেশ দিলাম ঃ] তুমি তোমার গা দিয়ে ভূমিতে আঘাত কর। (বন্ধত আফাত করীর পর) সেখানে একটি ঝরনা সৃষ্টি হয়ে গেল। (অতপর আমি তাকে বললার্ম :") 🖽 🗗 (তোমার জন্য) সোসলের ও পান করার শীতুল পানি। (অর্থাৎ এপ্রেক গোসল কর এবং পান কর। গোসল ও পান করার পর সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেল) আমি চাকে দানু করলাম তার পরিবারবর্গ এবং তাদের মতু (গুণনায়) আরও অনেক (দিলাম) আমার বিশেষ রহমতের কারণে এবং বুদ্ধিমানদের জন্য সমর্ণীয় হয়ে খার্কার কারণে 💵 🕻 অর্থাৎ বুদ্মিনানরা সমরণ রাখবে যে, আলাহ্ তা'আলা সবরকারীদেরকে কিরুপ প্রতিদান দেনে। অতপর আইয়াব (আ) প্রতিভা পূর্ণ করার ইচ্ছা করনেন। যেহেতু তাঁর পদী অসুদ্ধ অবস্থায় তাঁর অসাধারণ সেবা-ওশুন্যা করেছিলেন এবং কোনু গোনাহেও অভিত ছিলেন না, তাই আলাহু তা'আলা খীয় রহমতে তাঁর শান্তি হাল্কা করে দিলেন এবং বললেন ঃ

হে আইউর,] ভুমি ভোমার হাতে একমুঠো চিকন শলা নাও ( যাতে একশ' শলা থাক্বে) ক্ষতপ্ত বালা আহাত কর এবং প্রতিভা ভঙ্গ করো না। [ সেমতে তাই করা হল। ক্ষতিপর আইক্ট্রে (আ)-এর প্রশংসা করা হচ্ছে—] নিশ্চর আমি তাকে (খুব) সবরকারী গোরেছি। সে ছিল বড়ই ভাল, (আলাহ্য় দিক্ষে) বড়ই প্রত্যাবর্তনশীল।

#### আমুবলিক ভাতৰ্য বিষয় 🐃

রসূলে করীম (সা)-কে সবির শিক্ষাদানের উদ্দিশ্যে এখানে আইর্যুব (আ)-এর কাহিনী উল্লেখ করা হয়েছে। এ কাহিনীর বিস্তারিত বিবরণ সূরা আছিয়ায় বর্ণিত হয়েছে। এখানে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় বর্ণিত হচ্ছেঃ

শ্র মন্ত্রণা ও কল্টের বিবরণ দিতে গিয়ে কোন কোন তফসীরবিদ বলেন, হয়রত আইউব (আ) যে রোগে আক্রীন্ত হয়েছিলেন, তা শরতানের প্রবল্গার কারণে দেখা দিয়েছিল। ঘটনা এই যে, একবার ফেরেল্গাগণ আইর্যুব (আ)–এর খুব প্রশংসা করলে শরতান প্রতিহিংসার অন্থির হয়ে গেল। সে আরাহ্র দরবারে হাত তুলে প্রার্থনা করলঃ আনাকে তার দেহ, ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততির উপর এমন প্রবল্গা দেওয়া হোক, যন্দ্রারা আমি তার সাথে যা ইচ্ছা তাই করতে পারি। আরাহ্ তা আলারও উদ্দেশ্য ছিল আইউব (আ)–কৈ পরীক্ষা করা। তাই শরতানকে তার প্রান্থিত অধিকার দেওয়া হল। অতপর সে তাঁকে রোগাক্রান্ত করে দিল।

কিন্ত বিজ্ঞ তক্ষসীরবিদগণ এ কাহিনী খণ্ডন করে বলেন : কোরআন পাকের বর্ণনা অনুষায়ী শয়তান পুরগম্বরগণের উপর প্রবল্ঞতা অর্জন করতে পারে না। তাই এটা সম্ভব নয় যে, শয়তান আইউব (আ)-কে রোগাঞ্জান্ত করে দেবে।

নি কুট কেউ বন্ধেন, রুপ্পার্থায় শয়তান হযরত স্থাইয়ূবে (আ)-এর অন্তরে কুমন্তণা জাপ্তত করত। এতে ভিনি আরও অধিক কণ্ট অনুস্থাব করতেন। আলোচ্য আয়াতে ভাই উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এর সর্বোৎকুল্ট ব্যাখ্যা তাই যা উপরে তফসীরের সার সংক্ষেপে রুলিত হয়েছে।

হবরত আইছু।ব (আ)-এর রোগ কি ছিল? কোরআন পাকে কেবল বলা হয়েছে যে, আইউব (আ) কোন শুরুতর রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু রোগটি কি ছিল তা উল্লেখ করা হয়নি। হাদীসেও রস্কুলাহ্ (সা) থেকে এর কোন বিবরণ বণিত নেই। তবে কোন কোন সহিবীর উল্জি থেকে জানা যায় যে, তাঁর সর্বান্ত ফোড়া হয়ে পিরেছিল। কলে ঘুণাভরে লোকেরা তাঁকে একটি আবর্জনার স্কুপে রেখে দিয়েছিল। কিন্তু গবেষক তফসীরবিদগণ এ রেওয়ায়েতের সত্যতা খীকার করেন নি। তাঁরা বলেন, মানুষের ঘুণা উল্লেফ করার মত কোন রোগে প্রগম্বরগণকে আক্রান্ত করা হয় না। সুতরাং হ্যরত আইয়াব (আ)-এর রোগও এমন হতে পারে না, বরং এটা কোন

সাধারখা রোগই ছিল। কাজেই উপরোক্ত রেওয়ায়েত নির্ভরজোগ্য নয়।——(রাহল মার্কানী, আত্কামুল কোরভান থেকে সংক্ষেপিত)

প্রতি তিয়ার হাতে এক মুঠো তুগশলা কও। এ এই মান্ত্রীর প্রতি তিয়ার হাতে এক মুঠো তুগশলা কও। এ এই মান্ত্রীর প্রতি নির্বাচনীর বর্গনা করা হছে।

প্রথম এই যে, এ ঘটনা থেকে জানা গেল, যদি কোন ব্যক্তি কাউকে একল' বেলাঘাত করার প্রতিভা করে এবং পরে পৃথক পৃথক একল' বেলাঘাত করার পরিবর্তে সবগুলো বেতের একটি জাটি তৈরি করে নিয়ে তন্দারা একবার আঘাত করে, তবে তাঁর প্রতিভা পূর্ণ করে বালা, তাই হয়রত আইরার (আ)-কে এরপ করার হলেই করা হয়েছিল। ইমাম আবু হানীকার মাঘহাব তাই। কিন্তু আলামা ইবনে হমাম রিখেছেন যে, এর জন্য দু'টি লত রয়েছে—১. সংলিকট ব্যক্তির প্রত্যেকটি বেত সৈর্ঘোক্ষেত্র জন্য দু'টি লত রয়েছে—১. সংলিকট ব্যক্তির প্রত্যেকটি বেত সৈর্ঘোক্ষেত্র জন্যত হবে এবং ২. এর কারণে কিছু না কিছু ক্রুট অবলাই প্রেতে হবে।
যদি স্থোটিই কক্ট না পরে, তবে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হবে না। হয়রত থারতী ব্যক্তির ক্রিন্ত্র ক্রিন্ত্র বিশ্বন প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হবে না। হয়রত থারতী ব্যক্তির ক্রিন্ত্র বিশ্বন প্রতিজ্ঞা বিশ্বন স্থান প্রতিজ্ঞার যে উজি করেছেন, তার অর্থও সম্ভবত তাই। নুত্রা হানাফী
ক্রীকুলুপ পরিক্রার উল্লেল করেছেন যে; উপরোক্ত শর্তবর্মসহ আঘাত করা হলে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়ে যায়।—(ফতছল কাদীর)

নরীয়তের পৃশ্চিতে, কৌশলঃ খিতীর মাস'আলা এই যে, কৌশ অস্থাটীন অথবা মকরাহ বিষয় থেকে অভ্যারক্ষার জন্য শরীয়তসম্মত কোন কৌশল অবলঘন করা জায়েয়। রলা ঝহলা, হমরত আইয়াব (আ)-এর প্রতিভাগে আনল দাবি এই যে, তিনি তার রীকে পূর্ণ একশ' বেল্লাঘাত করবেন। কিন্তু তার পদ্মী যেহেতু নিরপরাধ ছিলেন এবং খানীর নজিয়বিহীন সেবাওশুন্ধা করেছিলেন, তাই আলাহ্ তা'আলা খায়ং আইয়াব (আ)-কে একটি কৌশল শিক্ষা দিলেন এবং বলে দিলেন যে, এভাকে তাঁর প্রভিভা ভদ হবে না। ভাই জটনাটি কৌশলের বৈধতা ভাগন করে।

কিউ স্মরণ রাখা পরকার যে, এ ধরনের কৌশল অবল্যন করা তথ্য করিছ। পদ্ধিরে মদি কৌশলের উপেয় না করা হয়। পদ্ধিরে মদি কৌশলের উপেশ্য কোন হকদারের হক বাতিল করা হয় অথবা প্রকাশ্য হারাম কাজকে তার মূল প্রাণ বজার রেখে নিজের জন্য হারামে করা হয়, তবে এরাপ কৌশল সম্পূর্ণ না-জারেয়। উদাহরণত যাকাত থেকে গা বাঁচানোর জন্য কেউ কেউ বছর পূর্ণ হওয়ার সামান্য আগেই নিজের ধনসম্পদ স্তীর মালিকানায় সমর্পণ করে কিছুদিন পর স্তী আমীর মালিকানায় ফিরিয়ে দেয়। যখন প্রকাশী বছর কাশ্যক্ষির হয়, তখন সামান্য আবার স্তীকে দান করে দেয়। এভাবে আমী-স্তীর মধ্যে কার্ও উপর বাকাত ওরাছিব হর না। এল্লপ্রেলিল স্রীয়তের উদ্দেশ্যকে বানচাল করারই অপর্টেল্টাণ ভাই হারায়। এর শান্তি ইয়তো যাকাত আদায় না করার শান্তির চেয়েও ওকতর হবে।——(রাহল মালামা)

ভাত অথবা অবৈধ কাজের প্রতিভা হ তৃতীয় মাস'আলা এই বে, কোন দাজি কোন অসমীচীন, প্রাত্ত অথবা অবৈধ কাজের প্রতিভা করলে প্রতিভা হরে ধাবে এবং তা তল করলে কাফ্ ফারা দিতে হবে। যদি কাফ্ ফারা ওয়াজিব না হত, তবে আইয়ূাব (আ)-কে কোশল শিষানো হত না। এতদসত্তে সমরণ রাখা উচিত বে, কোন অসমীচীন কাজের প্রতিভা করে তা ভেছে কাফ্ ফারা আদায় করাই শরীয়তের বিধান। এক হাদীসে রস্বুলাই (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন প্রতিভা করে, অতপর দেখে যে, এ প্রতিভার বিপরীত কাজ করাই উত্তম, তবে তার উচিত উত্তম কাজটি করা এবং প্রতিভার কাফ্ ফারা আদায় করাই

الطَّارْفِ أَتُوابُ هِذَا مَا تُوْعُدُونَ الْمُوْمِ مِغْرِبًا أَمْرُاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ ﴿ إِنَّ ذَٰ لِكَ لَهُ

্রত (৪৫) ্রন্মরণ জ্বালন হাত ও ফোমের অধিকারী আছার বালা ইন্স্ট্রাইন, ইস্ট্রার্ ও ইয়াকুল্মা। ব্যালি ভালের এক বিশেষ ভগ ভগণা পরক্লের দুমরণ দারা, ঘাতত্তা দানং করেছিগাম। (৪৭) গ জার তারা আমায়**াকাছে সনোনীত ও সং**ন लिक्कान क्राइक्र्रेक्र ₹ (८৮) नगर्भ कक्रन देशवानेल, जान्न देशांगा' ७ सुविक करवार क्षोः । जान्ना अरुप्त्रे । जन्मान्तः (८৯) । এ अरु मर्शः ज्ञाताल्या । जान्नार् जीत्रापुत्रः জনা রুয়েছে উচ্চম াটিকানা—(৫০) তথা হারী বসবাজের সাঘাত চ্চালের জনা তার पातः केळूकः अस्तरही ः(क्रि)ः प्रधान छात्रोः हानान भिरतः नगरन्। छात्रोः स्थान छात्रेषः ज्यस्य व्यवसूत्र ७ शामीसः (८२) ्छारम्स जार्द् शाक्य ज्यस्य ज्ञानकम् सम्बद्धाः सम्बद्धाः सम्बद्धाः सम्बद्धाः स (৫৬) তোমালেরকে এরই প্রতিপুন্তি দেওক্সাহকে বিচার দিবসের জন্য । (৫৪) এটা আমার দেওকা রিবিক বাংলের হরে:না। (৫৫) এটা তো শুনরে, এখন দুস্টদের জন্য রয়েছে সীফ্লান্ট টিকালা (৫৬) তথা জাহালাম। তারা সেখনে প্রবেশ করবে। অভএব কর্ত নিরুষ্ট মেই জাবাসহল। (৫৭) <del>এটা</del> উরণ্ড গানি ও পুঁজ; জভএব ভারা একে चाचममें कक्रका े(৫৮)ः এ धव्रत्नव चावर किंदू गांचि चाह्। (৫৯) अ**दे**खा अक्रमा ভোষাদের সাথে প্রবেশ করেছ। ভাদের কন্য অভিনন্দন নেইঃ ভারা ভো ভাহালাবে প্ৰবেশ®করবে। (৩০) ভারাঃ কাবে, ভোমাদের জনাও ভো অভিনদমঃ নেই। ভোমরাই: আমাদেরকে। এ বিধনের:।লশ্মুমীন করেছ। অতএব এটি কতই:।মা পুল্য আবাসহল।: (७७) े जाताः बस्तर, रं जावारमत शाजनकर्ण, रं जाशारमहरू अन्न अन्यूचीन करताहः, जानिक जानामारक जान्यमस्य विषय करत्र मिन। (७२) कान्नः जानक वस्तर्, जामारमस्य कि হলামে; আমরা বাদেরকে মন্দ লোক বলোগণ্য করতাম, ভাদেরকৈ এখানেওলমছি না (৬৩) আমরা কি.অফ্টেক ভাদেরকে ঠাট্টার পাত্র করে নিয়েছিলাম, নাঃআমাদের দৃশ্টি ভুক্তকরছে? (৬৪) এটা অর্থাৎ জাহালামীদের পারস্পরিক বাক্তবিতথা জবসভাবী।

জা**হামকুটি** জান্ত বিভিন্ন

ত্যসীরের সার-সংক্রেস আমার বালা ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুব (আ)-কে সমরণ করুন, যারা যাত বিশিশ্ট (অর্থাৎ হাতে কাজ করতেন ও) চোখ বিশিশ্ট ছিলেন। (অর্থাৎ তাঁুদের মধ্যে কর্মশক্তি ও ভানশক্তি উভয়ুই ছিল।) আমি তাদেরকে এক বিশেষ ভণ তথা পরকালের সমরণ জারা খাততা দান করেছিলাম। (বলা বাহলা, পরপ্রস্থার মধ্যে এ খণ পূর্ণমান্ত্রার বিদ্যমান থাকে। এ বাকাটি সংযুক্ত কুরার কারণ সভবতু এই যে, গাফিলরা বুঝুক, প্রগ্রন্থল যখন এ চিড়া থেকে মুক্ত ছিলেন না, তখন আমুরা কোন্ কাতারে আছি?) আর তারা আমার কাছে মনোনীত ও সংলোকদের জন্ত জু। (অর্থাৎ মনোনীতদের মধ্যেও সর্বোজম। সেমতে পরগম্বরগণ অন্যান্য ওলী ও সংকর্মী-शबु आर्शक्को हुद्धि राम् थार्किन।) ইসমাসল, आन ইसाসा, सुनिक्किनर्कि रस्त्रन কুরুন। তাদের স্বাই সজ্জনদের অভত্তু ছিলেন। ( অতপর তওহীদ, পরকাল ও রিস্থালতের কিছুটা বিভারিত বর্ণনা রয়েছে।) এক উপদেশ তো এই হল। (অর্থাৎ

The state of the s

জন্ম উত্তর্ম চারিত্র ও উত্তম কর্মের শিক্ষা। পরকাজের প্রতিদান ও শান্তি গম্পন্মিত বিভীয় বিষয় এই যে, ) আৱাহ ভীরুদের জন্য (পরকালে) রারেছে উভিমাঠিকানা ভথা খানীট বসবাসের জালাভ, যার বার**্ডাদের জন্য উব্দুজ**্ঞাকবে। ( অর্থাৎ পূর্ব বেকেই উম্মুক্ত থাকৰে।) তারা সেখানে ফেলান দিয়ে বসৰে। তারা (খাদেমদের ফাছে<del>)</del> চাইবে অনেক কলমূল ও গানীয়া তাদের কাছে থাকবে আনতনরনা সমবয়কা রমণী-া গণ (অর্থাৎ ছরগণ ে হেংযুসলমানগণ, ) এরইং (অর্থাৎ: উল্লিখিত বিয়াস্তসমূর্বেই)ঃ প্রতিশুল্ভ দেওয়া হচ্ছে ভোষাদেরকে হিসাব পিৰসের জন্য । মিশ্চর এটা আমার স্মন, সার কোন শেষ নেই। (অর্থাৎ চিন্নভন নিরামভ।) এ ত্যে হল, সং ও পরহিষ্যারবের বিষয়। (অতপর কাফিরদের সভার্কে কথা এই ছে<sub>ন</sub>) ক্লবাধ্যদের ক্রন্ম (ভ্রমাৎ যারা কুকরীতে জনাদের পথপ্রদর্শক ছিল, ভাদের জন্য) ররেছে মন্স ঠিকানা তিজা জাইট্রাম, তাকে তারা প্রবেশ করবে। অতএব কত নিকৃষ্ট সে আবাসস্থলাঃ এটা কুটড় সঞ্চি ওঁঃপুঁজা, অতএব তারা তা আঘাদান করুক। এ হাড়া: আরও, এ ধরনের: <del>( অভিয</del>েও: ক্লটদায়ক) : লাভি ্রয়েছে‡ ( ভাভ আন্ধান : করুক।, ভালদর ভালনুসারীদের জন্মও এসর শাস্তি ব্রয়েছেন্দ তবে অল-গণ্টাৎ এবং শক্ত ও শক্ততরে তফাৎ আছে া আমল ও আবাৰে সৰাই শ্রীক থাকাৰ। :সেমতে কাফিরদের পথপ্রদর্শক প্রথমে জাহারের প্রবেশ াকরবে, অভস্তর াভাদের াজনুসারীক্ষা আগমন াকরবে। । তখনা পদারদর্শকরা বন্ধবে ঃ )ালার ইংএক দল (ংভোমাদের সাথে আয়ারে শ্রেরীক ইওরার:জন্যা:জাহানামে) প্রবেশ ুকরতে। ভাদের: উপর জালাত্র প্রবৰ—ভারতে জাতালামেই প্রবেশ করবে। (জর্মাৎ আফারের যোগা লয়; এমন কেউ এলে তার আলক্ষন আফ্রলবের করতাম এবং তাকে অভার্থনা করতাম। এরা তো নিজেরাই জাহালামী, এদের জাছে কি আলা করা ষার এবং তাদের আগমনে আনন্দ কি ও অভার্থনাই কি—) তারা (অর্থাৎ অনুসারীরা তাদের পথপ্রদর্শকদেরকে) বলবে, তোমাদের উপরও আলাহ্র প্<u>যুক্ত কেননা, তোমুবাই</u> আমাদেরকে এ বিপদের সম্মুখীন করেছ। ( তোমরাই আমাদেরকে বিভ্রাপ্ত করেছিলে।) অতএব (জাহান্নাম ) কত মন্দ আবাসহল। ( যা তোমাদের কারণে আমাদের সামনে এসেছে। অতপর প্রত্যেকেই যখন একে অপরকে দোষারোপ করতে থাকবে, তখন অনুসারীরা আলাত্র কাছে দোলা করে) বলবেঃ হে আমাদের পালনকতা, সে আমা-দেরকে এ বিপদের সম্মুখীন করেছে, জাহারামে তার শান্তি দিওণ করে দিন। তারা (অর্থাৎ অনুসারীরা অথবা জাহালামের সবাই) বলবে: ব্যাপার কি, আমরা তাদেয়কে (জহিলামে) দেখছি না, যাদেরকে আমরা মন্দ বলে গণ্য করতাম! (অর্থাৎ মুসলমান-দেরকে বিপ্রথামী ও নিকুল্ট মনে করতাম, তারা দৃল্টিগোচর হচ্ছে না কেন?) আমরী কি (অহেতুক) তাদেরকে ঠাট্রার পার করে নিরেছিলাম, ( ফলে তারা জাহামামে আসেনি—) না কি (জাহালামেই বিদ্যমান রয়েছে, কিন্তু) আমাদের দৃটিট ভুল করছে? ( উদ্দেশ্য এই যে, শান্তির সাথে সাথে এ পরিতাপও করবে যে, যাদেরকে তারা মন্দ বলত। তারা আয়াব থেকে বেঁচে গেছে।) এটা (অর্থাৎ জাহারামীদের পারস্পরিক ৰাকবিতঙা) অবশ্যভাবী সত্য।

#### আনুষ্টিক ভাতৰা বিষয়

ৰি শাবিক অৰ্থ তাঁরা হন্ত ও দুল্টি বিশিল্ট ভিলেন। উদ্দেশ্য এই যে, তাঁরা তাঁদের ভানগত ও কর্মগত শক্তি আলাহ তাঁআলার আনুগত্যে নিয়োজিত করতেন। এতে ইনিত করা হয়েছে যে, মানুষের অল-প্রতাল প্রকৃতপক্ষে আলাহ্র আনুগত্যেই ব্যয়িত হওয়া উচিত। যে সব অল-প্রতাল এতে ব্যয়িত হয় না, সেঞ্জোর থাকা না থাকা উভয়ই সমান।

পরকারটিভা পরসমরগণের ছাতত্তামূলক ৩৭ ঃ

গৃহের সমরণ। গৃহ বলে এখানে পরকাল বোঝানো হয়েছে। পরকালের পরিবর্তে গৃহ বলে হঁ শিয়ার করা হয়েছে যে, পরকালই মানুষের আসল গৃহ। অতএব পরকাল চিভাকেই তালের যাবতীয় চিভা ও কর্মের ভিডি করা উচিত। এ থেকে জানা গেল যে, পরকাল চিভা মানুষের চিভাগত ও কর্মগত শক্তিকে অধিকতর উজ্জ্ঞ্জা দান করে। কোন কোন আলাহ্দ্রোহীর এ ধারণা সম্পূর্ণ ভিডিহীন বে, পরকাল চিভা আনুষের শক্তি–সমূহকে ভোঁতা করে দেয়।

হযরত জাল ইয়াসা (জা)ঃ والاسع [ আল ইয়াসা (আ)-কে সমরণ ক্রন।]
হযরত আল ইয়াসা (আ) বনী ইসরাসলের অন্যতম প্রপ্রমর। কোরজান পাকে মাল্ল
দু'জারুমায় তাঁর উল্লেখ দেখা যায় এখানেও সূরা আন'আমে। কিন্তু কোথাও তাঁর বিস্তারিত অব্ছা উল্লেখ করা হয়নি, বরং প্রপ্রমরণণের তালিকার তাঁর নাম প্রণ্না করা
হয়েছে মান্ত্র

ঐতিহাসিক গ্রন্থসমূহে বণিত আছে যে, তিনি হযরত ইনিরাস (আ)-এর চাচাত ভাই এবং তাঁর নারেব বা প্রতিনিধি ছিলেন। ইনিরাস (আ)-এর পর তাঁকেই নবুরত দান করা হয়। বাইবেলে তাঁর বিস্তারিত অবস্থা বণিত হয়েছে। তাতে তাঁর নাম 'ইনিশা ইবনে সাকেত' উন্নিধিত হয়েছে।

وَمُنْ هُمْ قَا مُواْتَ الطَّرِفَ ا تَرَابُ وَ وَمُنْ هُمْ قَا مُواْتَ الطَّرِفَ ا تَرَابُ وَ وَمُنْ هُمْ قَا مُواْتَ الطَّرِفَ ا تَرَابُ وَ وَمَعْمَ مِنْ عَلَيْهِ وَمِهُ مِنْ عَلَيْهِ وَمِعْمَ الْمُعْمَةِ الْمُعْمَالِيَّةِ الْمُعْمَالِيَّةِ الْمُعْمِيْمِ الْمُعْمَالِيَّةِ الْمُعْمِيْمِ الْمُعْمَالِيَّةُ الْمُعْمَالِيَّةُ الْمُعْمَالِيَّةُ الْمُعْمَالِيَّةُ الْمُعْمِيْمِ الْمُعْمَالِيَّةُ الْمُعْمِيْمِ لِمُعْمِيْمِ الْمُعْمِيْمِ الْمُعْمِعِيْمِ الْمُعْمِيْمِ الْمُعْمِعِيْمِ الْمُعْمِيْمِ الْمُ

হামী-দ্রীর মধ্যে বরসের মিল থাকা উত্তম । বিতীয় অর্থে হাসীলের সম্বর্জনা হওয়ার উপকারিতা এই যে, এর কারণে মনের ও মতের মিল অধিক হুবৈ। ফলে একে জগরের সুখ ও কৌতুহলের প্রতি অধিকতর লক্ষ্য রাখবে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, স্থামী-দ্রীর বয়সের তারতম্যের মিকে লক্ষ্য রাখা বাশ্ছনীয়ন কারণ, এ থেকেই পারক্ষারিক ভালবাসা জন্মায় এবং বৈবাহিক সম্পর্ক মধুময় ও ছায়ী ক্ষাক্ষা

انًا مُنْذِرُةً وَمَامِنَ إِلَى إِلَّا اللهُ الْوَاحِدُ الْقَلَّا لتَّبَاوِن وَالْأَرْضِ وَمِا يَنْنَهُمَا الْعِنْيَرُ الْغَفَّانُ قُلْ هُونَيَوًّا عَظِيْهُ رُ عَنْكُمْ عُرِهُونَ ﴿ مُلَكُانَ لَكُمِنْ عِلْجِرِيا لَمُكَالَا كُعُلِّمَ إِذْ يَغْتَظِيمُونَ ﴿ يُ يَكُونِكِي إِنَّ إِلَّا أَتَكُمَّا أَنَا نَذِي يُرَّمُّهِ بِينٌ ﴿ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمُلْمِكُ فَإِلَّا نَ كُنُدُ الْمِنْ طِلْينِ ﴿ فَإِذَا سَوِيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رَّوْجٍ فَقَعُو لَهُ سِجِدِيْنَ ۞ فَتَجِدُ الْمُكَلِيكُهُ كُلُّهُمُ أَجْمُعُوْنَ ﴿ إِلَّا إِنْلِيسُ إِسْتُكُمُ وَكَانَ مِنْ الْكِفِي بْنَ وَقَالَ بِإِبْلِيْسُ مَامَنَعَكَ أَنْ تَشَجُدُ لِبُنَا خَلَقْتُ بِيَدُائُ السَّكُ بُرُنتُ امْرُكُنتُ مِنَ الْعَالِينَ @ قَالَ انَاخَيْرُ مِنْ أَوْ الْحَلَقْتَرِي مِ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ مِنْ طِيْنِ ﴿ قَالَ فَاخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ ۗ كَيُومِ اللَّهِ يُنِ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرِنَي إِلَّا يُومِ يُنِعِثُونَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ نَّكِ مِنَ الْمُنْظِرِيْنَ ﴿ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمُعْلُومِ ﴿ قَالَ فَيعِزْتِكَ لَا رينَّهُمُ أَجْمَعِيْنَ ﴿ إِلَّا عِبَادُكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿ قَالَ فَالْحَقُّ ا وَالْحَتِي اَقُولُ ﴿ لَامْلَكُ يَهُمُ مِنْكَ وَيْمَنْ بَيعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِيْنَ ﴿ اَسْعُلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ آجِرِ وَمَا إِنَامِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا وْكُوْ الْعَالَمْيْنِ ﴿ وَلَتَعَالَمُنَّ نَبِّاكُ أَيْعَكُمْ حِيْنِ هُ

. . . .

एकेट क्यारे प्रस्तु

1 65 岩灰<sup>(1)</sup>

😕 🌣 (৬৫) স্মীনুন, আমি তো একজন সতর্ককারী সার এবং এক সরাক্ষমণালী আলাভ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। (৬৬) ভিনি আসমান-ঘমীন ও অভনু**ভয়ের** মধ্যেতী <mark>স্থ</mark> किष्टुतः शांतनकर्णे, शेक्सक्रेयनानी, यार्जमीकाती। (७৭) वनुष्यानी क्षेत्र अंश अर्थान, (७৮) विश्विक एकामता भूष कितिएत निर्माष्ट्र । (७৯) वैश्वी क्रमेर जन्मर्क कामान काम खान हिल ना यथन स्वरत्नभणाता कथावार्जाःवलहिल। (१०) ःबामात्र कार्छ এ उदीहै बारत বে, আমি একজন স্পষ্ট সতর্ককারী। (৭১) যখন আগনার পালনকর্তা ফেরেশতাগলকে ব্ললেন, জামি-মাটির মানুষ সৃষ্টি করব ৷ (৭২) যখন স্থামি ডাকে সুষম করব এবং ডাডে আমার রাজ্জু কে দেব, তখন তোমরা তার সক্মুখে সিজদার নত হয়ে মেরো; (৭৩) অতপর সমস্ত কেরেশতাই একযোগে সিজদায় নত হল, (৭৪) কিন্তু ইবলীস; সে অহংকার করল अंदर अंदीकातकातीरमत अवर्जू क राज्ञ भाग। (१৫) आज्ञार वतरमा, रेर देवनीमा अपि ৰহন্তে বাকে সৃষ্টি করেছি, তার সম্মুখে সিজ্প। করতে তোমাকে কিনে বাধা দিল 🏞 তুমি জহক্ষের করনে, না তুমি তার চেয়ে উচ্চ সর্যাদাসম্পন্ন? (৭৬) সৈ বন্ধী ে জামি তার চেয়ে উভয 🗈 আগনি আমাকে আঙনের দারা সৃষ্টি করেছেন, আর তাকে সৃষ্টি করেছেন, মাটির আরা। (৭৭) আলাহ্ বললেন ঃ বের হয়ে যা এখান থেকে। কারণ, ভুই অভিশাত। (৭৮) তোর ভাতি আমার এ অভিনাপ বিচার দিবস পর্যন্ত দ্বারী ইংব ি (৭৯) সে বলী, হে আমার পালনকর্তা আগনি আমাকে পুনরুখান দিবস সর্বত ভারকাশ দিন। (৮০) জালাত্ ৰললেন ঃ তোকে অবকান দেওয়া হল (৮১) সে সময়ের দিন পর্যন্ত যা জানা। (৮২) সে বলজ, জাপনার ইষ্যভের কসম, আমি অবশাই তাদের সবাইকে বিপথনামী করে দেব। (৮৩) তবে তাদের মধ্যে যারা আপনার খাঁটি<sup>্</sup>বান্দা, তাদেরকৈ ছাড়ার: (৮৪) আলাহ্ বললেনঃ তাই ঠিক, আর আমি সত্য বলছি (৮৫) তেরি খারা আরু:ভাসের মধ্যে যারা ভোর অনুসরণ করবে তাদের ঘারা আমি জাইালীম পূর্ণ করব। (৮৬) ব্যকুন, ⊬জামি টোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না জার জামি লৌকিকতাকারীও নই। (৮৭) এটা তো বিশ্ববাসীর জন্ম এক উসদেদ র্শায়। ৪(৮৮) তোমরা কিছুকাল পরে এর সংবাদ**্মর্বণাই**্জানতে পারবে।া

### তফ্সীরের সার্-সংক্ষেপ

1.24 8 8 2 × 2

আপনি বলে দিন (তোমরা যে রিসালত ও তওহীল অতীকার করছ, এতে ক্ষতি ভোমাদেরই, আমার নয়। কেননা,) আমি তো (আমার থেকে তোমাদেরইক) সতর্ককারী (প্রমণ্ডর) মার। (আমার রস্তুল ও সতর্ককারী হওয়া যেমন বাজব, তেমনি, তওহীদও সভুন। অর্থাৎ) এক পরাক্রমণালী আছাছ বাতাত কেউ ইবাদেরের যোগ্য নয়। তিনি আসমান-যমীন ও একদুভ্রের মধ্যবর্তী স্বকিছুর পালনকর্তা, প্রাক্রমণালী, (এবং পাপ) মার্জনাকারী। (যেহেতু ভারাভ্রেন নাকোন পর্যায়ে তওহীদ মান্ত্রেও রিসালতেক সম্পূর্ণরূপে অরীকার করত, তাই রিসালত সপ্তমাণ করার লক্ষ্যে বলা হত্যে প্রপ্রমন্ত্রী। আপনি বলে দিন, এটা (অর্থাপ্ত তওহীদ ও শ্রীয়ান্তের ব্রুম-আহ্রায় নিক্রা দেওয়ার জন্য আমান্তে রস্তুল নিযুক্ত করা চুত্তেক বিরাট নিক্রম

ৰাঃ(অধীৎ বার প্রতি পূব বদ্ধবাদ হওয়া ভোমাদের উচিত ছিল। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হয়, এ ) থেকে তেনেরা (সম্পূর্ণভাবে) বিমুখ হয়ে আছ। (এতে বিশ্বাসী হওয়া ৰাভীত স্চিট্যকার স্ট্রোভাগ্য অর্জন অস্তব বিধায়:) এটা বিরাট বিষয়া (অতপর রিসাক্ত**্রপ্রযাণ করার একটি দ্ব**ীল বর্ণনা করা <del>ইরেছে</del>। তা এই যে,) উধ্ব জগৎ সম্মর্কে (অর্থাৎ লেখানকার সে আরাপ-আলোচনা সম্পর্কে) আমার (কোন উপারে) ক্ষেত্রভানই ছিল্ল নার্থখন ফেরেশভারা ( আদম সৃষ্টির ব্যাপারে আলাহ্ তা'আলার সাথে ) ব্ৰহ্মাৰাৰ্তা বৰ্ণছিল। ( অখচ আমি এ ঘটনা সম্পৰ্কে ছেমাদেৱকৈ অবহিত করছি। এখন চিন্তা কুরার বিষয়**িএই যে, আমি**ুএ ঘটনা কোথা থেকে জনিলাম, বচকে তো দেখিনি ? আহলে-কিতাব ইহদী খুস্টানদের সাথেও আমার জমন মেলা-মেশা নেই যে, তাদের কাছ জেনে নেব। নিশ্চিতই এ ভান ওহার মাধ্যমেই আমি পেরেছি। সুতরাং∞প্রমাণিত হল যে,) আমার কাছে:(যে) ও্**ই** (আসে;্কন্মারা∞উর্মা জনতের অবস্থাও জ্ঞানা বায়, তা) ওধু এ কারণেই জ্ঞাসে যে, আমি ( আরাচ্য গক্ষ থেকে) সুস্পত্ট সভর্ককারী। (অর্থহে আমি পরগছরী পেয়েছি নিধার আমার কাছে ওহী আসে। প্রত্রেব আমার রিসালত মেনে নেওরা ওয়াজিব। আর উর্ম্ব জগতের উল্লিখিত আলাগ-আলোচনা তখন হয়েছিল,) যখন আগনার পালনক্তা কেরেশতা-্দেরকে বলরেন ঃাজাসি মাটির দলা ধারা এক: মামন (অর্থাৎ তার পুতুল) াসৃষ্টি কল্পতে বান্দি। মধন আমি তাকে (অর্থাৎ তার দৈহিক অন-প্রতামকে) গরিপূর্ণভাবে তৈরি করে কেনক এবং তাতে নিজের (পক্ষ থেকে) প্রাণ সঞ্চার করব, তখন তোমরা জুৰাই তার সামনে সিজ্পায় নত হয়ে যেয়ো। বস্তুত (যখন আক্লাম্ তাকে তৈরি ৰুরনেন, তখন) সমন্ত ফেরেশতা (আদমকে) সিজ্ঞদা করল, কিন্ত ইবলীস—সে जर्रकांने रात भाव अवर काकिरक निर्माण रहा। जानार् वहालन : रह रेवनोज, जामि নিজ হাতে যা সৃষ্টি করেছি (অর্থাৎ যে বস্তুকে অন্তিছ দান করার জন্য আলাহ্র ্রিশেষ দৃষ্টি ব্যক্তিত হয়েছে, অতপর তাঁকে সিজদা করবার আদেশ করা হয়েছে) ্তাকে সিজদা করতে তোমাকে কিসে বাধা দিল? ভূমি কি অহংকারী হয়ে হেলে, না (বাভবে) তুমি উচ্চ মর্যাদাশীল (যে, তোমাকে সিজদার আদেশ করা শোভনীয় নয়)? সে বলল : (দিতীয় কথাটিই ঠিক। অর্থাৎ) আমি আদম থেকে উত্তম। কারণ, আপনি ু অ।মাকে আখন দারা সৃষ্টি করেছেন আর তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি দারা। (সুতরাং ভাকে সিজ্ঞদা করার নির্দেশ দেওয়াটাই প্রভা বিরুদ্ধ ৷) আল্লাহ্ বললেন ঃ (তা হলে) ভুই বেরিয়ে যা আকাশ থেকে। নিশ্চিতই ভুই (এ কাজ করে) অভিশিত।িটোর প্রতি আমার অভিশাপ বিচার দিবস পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। (এরপরে অনুগ্রহ লাভের সভাবনা নেই।) সে ৰললঃ (আমাকে যদি আদমের কারণে অভিশ>ত করে থাকেন, ভবে আমাকে কিলামত দিবস পর্যন্ত (মৃত্যু থেকে) অবকাশ দিন ( যাতে তার কাছ থেকে এবং তার সন্তান-সন্ততির কাছ থেকে ব্যথেষ্ট প্রতিশোধ নিতে পারি)। আলাহ্ বননেন : (তুই যথম অবকাশ চাস, তখন) তোকে নিৰ্দিল্ট সময় পৰ্যন্ত অবকাশ দেওয়া হল। সে ্বলল 🖁 (অবকাশ বখন পেলাম, তখন) আপনারই ইজ্জাতের কসম, আমি স্বাইকে বিপদানী করে হাড়ব, আপনার মনোনীত বালাগণ হাড়া। (অর্থাৎ আপনি যাদেরকে

F 7 7 6 1

3.5

আমার প্রভাব থেকে মুক্ত রাখবেন।) আল্লাহ্ বললেনঃ আমি সত্য বলি আর আমি তো (সর্মনা) সত্যই মলি, আমি তোর দারা এবং তোর অমুসারীদের দারা ভাহায়াম পূর্ণ করব।

স্থান শুক্ত ভাষের আয়াতেই সুস্পদ্ট ছিল যে, এ সূরার মৌল উদ্দেশ্য রস্লুরাহ্ (সা) র রিসালত সপ্রমাণ করা। এর প্রমাণাদি সমাশত হয়েছে। এখন উপদেশ দান প্রসালে সমানের দাওরাত দেওরা হচ্ছেঃ আগনি (শেষ প্রমাণ হিসাবে) বলে দিন, আমি তোমাদের কাছে এর (অর্থাৎ কোর্জান প্রচারের) জন্য কোন প্রতিদান চাই না এবং আমি ক্রিমতার্রীও নই (যে, ক্রিমভাবে নবুরত দাবি করব এবং যা কোর্আন নয়, তাকে কোর্জান বলে দেব। অর্থাৎ মিথ্যা বললে তার কারণ হয় কোন বন্তনির্চ উপকার হত, স্বেমন প্রতিদান, না হয় কোন অভাবগত অজ্যাস হত, স্বেমন ক্রিমতা। উভয়টিই নাই বর্থ বাছরে) এটা (অর্থাপ্র কোর্আন আল্লাহ্র কালাম এবং) বিশ্ববাসীর জন্য এক উপদেশ মার। (এর প্রচারের জন্য আমি নবুরত পেয়েছি। এতে তোমাদেরই ক্রাছ। কাজেই সতা ক্রুটে উঠার প্রও যদি তোমরা না মান, তবে) কিছুকাল পরে ফ্রোয়রা এর অবস্থা অবশ্যই জানতে প্যরবে। (অর্থাৎ মৃত্যুর পরেই বুঝ্নেড পার্বে য়ে, এটা সত্য ছিল এবং একে না মানা জন্যায় ছিল। কিন্তু তথন জানলেও কোন কার্দ্বা হবে না।)

#### আনুষ্টিক ভাত্ৰ্য বিষয়

(সা)-র রিসালিট প্রমাণ এবং কাঞ্চিরদের দাবি খন্তন করণ। সূরার ওক্লতেই এটা স্পন্ট ছিল। এ প্রসঙ্গে পরগছরগণের ঘটনাবলী বিবিধ কারণে উল্লেখ করী ইরেছে— এক. রস্বুদ্ধাই (সা)-কে সাল্ছনা দেওয়া যে, পূর্ববর্তী পরগছরগণের মত আপনিও কাঞ্চির–

जूताज जाने जिरेका : قُلُ ا نَهَا أَنَّ مَنْدُ وَ अ्तृताज जाने जेका तजूतूबाट्

দের অহেতৃক কার্যকলাপে সবর করুন। দুই. এসব ঘটনা থেকে তারাও শিক্ষালাভ করুক, যারা একজন সত্য পরগম্বরের রিসালত অন্থীকার করে মাক্ষে। এর পর মুরিন্দের গুড পরিণতি ও কাফিরদের তীব্র শান্তির চিত্র অংকন করে কাফিরদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া হয়েছে এবং হঁশিয়ার করা হয়েছে যে, মাদের অনুকরণ করে আজ তোমরা রসুলে করীম (সা)-এর প্রতি মিথ্যারোপ করছ কিয়ামতের দিন তারাই তোমাদের সাহাযা-সহায়তা থেকে হাত ভটিয়ে নেবে। তারা তোমাদেরকে পালমন্দ করবে এবং তোমরা

তাদের প্রতি অভিসম্পাত বর্ষণ করবে।

এসব বিষয়বন্ধর পর উপসংহারে আবার আসল দাবি অর্থাৎ রিসালতের ব্রমাণ উপ্ছিত করা হয়েছে। প্রমাণাদি পেশ করার সাথে সাথে উপদেশ প্রসঙ্গে দাওয়াতও দেওয়া হয়েছে। কোন ভানই আমার ছিল না যখন তারা কথাবার্তা বলছিল।) অর্থাৎ আমার রিসালতের উজ্জ্ব প্রমাণ এই যে, আমি তোমাদেরকৈ উথব জগতের বিষয়াদি সম্পর্কে অবহিত করে থাকি যা ওইা ছাড়া অন্য কোন উপায়েই আমার জানার কথা নয়। এসব বিষয়াদির এক অর্থ সেসব আলোচনা, যা আলম সৃষ্টির সময় আলাহ তা আলা ও কেরেশতাগণের মথ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সূরা বাকারায় এ সম্পর্কে বিস্তায়িত আলোচনা হয়েছে। কেরেশতাগণ বলেছিল, প্রা বাকারায় এ সম্পর্কে বিস্তায়িত আলোচনা হয়েছে। কেরেশতাগণ বলেছিল, প্রা বাকারায় এ সম্পর্কে বিস্তায়িত আলোচনা হয়েছে, আগলা বিহাবে? এসব কথাবার্তাকে এলানে ক্রিটান আলে বার্তাক করা হয়েছে, যার শালিক অর্থা বিগাল করা অথবা বাকবিতপ্তার উদ্দেশ্যে ছিল না, বরং তারা কেবল আদম সৃষ্টির রহস্য জনেতে চেরেছিল। কিন্তু প্রস্ন ও উত্তরের বাহ্যিক আকার বাক্কবিত্তার অনুরাপ হয়ে গিয়েছিল বিধায় একে কিন্তু তার আলোচনা প্রস্তে কেরা হয়েছে। মাঝে মাঝে কোন ছোট বড়কে কোন প্রশ্ন করলে বড় তার আলোচনা প্রস্তে কৌতুকবশত এ প্রয়োভরকে ঝগড়া বলে বাড়ক করে দেয়।

বললেন—) এখানে আত্নাহ্ তা'ভ্যালা ও কেরেশভাপ্তণের উপরোক্ত কথারার্তার প্রতি ইলিত করার সাথে সাথে এদিকেও দৃণ্টি আকর্মথ, করা হয়েছে যে, ইবলীস নিছক প্রতিহিংসা ও অহংকারবশত আদ্ম (আ)-কে সিজদা করতে অত্বীকার করেছিল। তেমনিভাবে আরবের মুশরিকরাও প্রতিহিংসা ও অহংকারের কারণে রস্কুল্লাহ্ (সা)-র নব্যুত্ অ্বীকার করে যাছে। ফলে ইবলীসের যে পরিপতি হয়েছে, তাদেরও তাই হবি।—(তফসীরে কবীর)

rem (green repo

আমি নিজ হাতে তাকে সৃষ্টি করেছি। সকল তফসীরবিদই এ ব্যাপারে একমত যে, আমি নিজ হাতে তাকে সৃষ্টি করেছি। সকল তফসীরবিদই এ ব্যাপারে একমত যে, মানুষের ন্যায় আল্লাহ্ তা আলারও হাত আছে, এখানে তা বোঝানো হয়নি। কেন্না, আলাহ্ তা আলা অস-প্রত্যাসের মুখাপেন্ধিতা থেকে মুক্ত ও পবিদ্ধ। কাজেই এর অর্থ হল আলাহ্র কুদরত। আলবই ভাষার এই শক্ষাতি কুদরত অর্থে বহল ব্যবহৃত। উদাহরণত এক আয়াতে আছে حربات النائع المنافقة المنافقة

আদমকে নিজ কুদরত দারা সৃষ্টি করেছি। এমনিতে সৃষ্ট জগতের সবকিছুই আলাহ্র কুদরত দারা সৃজিত হয়েছে। কিন্তু আলাহ্ তা আলা যখন কোন বন্ধর বিশেষ মর্থাদা প্রকাশ করতে চান, তখন তাকে বিশেষভাবে নিজের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে দেন। যেমন কা ৰাকে বায়তুলাহ্ (আলাহ্র ঘর), সালেহ্ (আ)—এর উল্লীকে 'নাক।তুলাহ্' (আলাহ্র উল্লী), ঈসা (আ)—কে কলেমাতুলাহ্ (আলাহ্র বাক্য) অথবা 'রুহলাহ্' (আলাহ্র রাহ) বলা হয়েছে। এখানেও হ্যুরত আদম (আ)—এর সম্মান প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে এই সম্বন্ধ করা হয়েছে।—(কুলতুর্নী)

লৌকিকতা ও কৃষ্টিমভার মিলা ঃ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكِلُفِيْنِ )—( আমি কৃষ্টিমতা-

ত্ররী নই।) উদ্দেশ্য এই যে, আমি লৌকিকজু ও কৃত্তিমতার আশ্রয়ে নবুয়ত, রিসালত ও জান-গরিমা প্রকাশ করিছি না, বরং অভিত্তির বিধি-বিধানই যথাযথভাবে প্রচার করিছি। এ থেকে জানা গেল যে, লৌকিকতা ও কৃত্তিমতা শরীয়তের দৃশ্টিতে নিন্দনীয়। সেম্ভে এর নিন্দার বুধারী ও মুসলিমে হযরত আবদুলাহ্ ইবনে মসউলের একটি উল্লিঙ বিশ্বিত রয়েছে। তিনি বলেনঃ

### سورة الزمر

\* F

1-0. **31**0 P

লি একুকোন । ১৮৮৮

1.4

ইভিনিক সে

TENS OF THE

### म्बा युषात

#### খৰায় ভৰতীৰ, ৭৫ জায়াত, ৮ কুকু

# لُ الْكِتْبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْعَكِيْمِ ١٥ إِنَّا ٱنْزَلْنَا النَّكِ الْكِتْبُ لْحَقِّي فَاعْبُ لِي اللهُ مُخْلِصًّا لَّهُ الدِّيْنَ ۞ الا ينهِ الدِّيْنُ الْعَالِصُ فَيْ إِنَّ اللَّهُ يَعُكُمُ مِنْ مُمْ فِي مُمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِقُونَ وَإِنَّ اللَّهُ لَا يُهْدِي ن هُوَكُذِبُ كُفَّارٌ ۞ لَوْ أَكَادُ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدَّا لَا صَطْفَى مِنَّا يَغْلُقُ مَا يَشَارُ اسْبَلْهَ فُواللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَادُ وَخُلُقُ السَّلُوتِ وَ الْأَرْضَ بِالْحَقِّ ، يُكُوِّرُ الَّذِلُ عَلَى النَّهَارِ وَيُكُوِّرُ النَّهَارَ عَلَى الَّذِلِ وَسَخَّرَ النَّبُسَ وَ الْقَمَى ﴿ كُلِّ يَجْرِى لِاجَلِ مُسَمَّى ۗ ٱلَّاهُوَ الْعَنِ يُرُّ لْغَفَّاكَ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسِ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زُوْجَهَا وَ انْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِرِ ثُمَّانِينَةَ ازْوَاجٍ \* يَخْلُقُكُمْ فِيْ أَبُطُونِ أُمَّهُ تِكُمُ خَلَقًا مِّنُ بَعْدِ خَلْق فِي ظَلْمَاتِ ثَلْثٍ وَذِيكُمُ اللهُ رَبِّكُمُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَا اللهُ اللَّا هُوَهُ فَأَنَّ تُصُرُفُونَ ۞

### भत्तमः <del>कत्तमामतः ७ करीयः होक्को क्रांबाय्</del>त नाम्य <del>एताः । १०००</del>

্(১) কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে পরাক্রমশালী, প্রভামর আলাহর পক্ষ থেকে। (২) আমি আপনার প্রতি এ কিতাব বথার্যক্লপে নাঁষিল করেছি। অতএব আপনি নিচার সাৰে আরাহ্র ইবাদত করুন। (৩) জেনে রাবুন, নিঠাপূর্ণ ইবাদত আরাহ্রই নিমিত। ষারা আলাহ ব্যতীত অপরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে রেখেছে এবং বলে যে, আমরা তাদের ইবাদত এ জন্যই করি, খেন তারা আমাদেরকে আলাহ্র নিকটবতী করে দেয়। নি-চয় আল্লাহ তাঁদের মধ্যে তাদের পারন্সরিক বিরোধপূর্ণ বিষয়ের কয়সালা করে দেবেন। জালাই মিথ্যবিদী কাঞ্চিরকে সংগথে পরিচালিত করেন না। (৪) আলাহ্ যদি সভান গ্রহণ করার ইচ্ছা করতেন তবে তাঁর সৃষ্টির মধ্য থেকে যা কিছু ইচ্ছা মনোনীত করতেন, তিনি পবির। তিনি আরাহ, এক, পরাক্রমণারী। (৫) তিনি আসমান 🗸 ও যমীন সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে। তিনি রান্ত্রিকে দিবস ছারা জাছাদিত করেন এবং দিবসকে রান্তি দারা আচ্ছাদিত করেন এবং তিনি সূর্য ও চক্তকৈ কাজে নিযুক্ত করেছেন। প্রত্যেকেই বিচরণ করে নির্দিন্ট সময়কাল পর্বীত। জেনে রাখুন, তিনি পরাক্রমশালী, ক্লমাশীল। (৬) তিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে একই ব্যক্তি থেকে। অতপর তা থেকে তার বুগল সৃশ্চি করেছেন এবং তিনি তোমাদের জন্য আট প্রকার চতুল্সদ জন্ত অবতীর্ণ করেছেন। তিনি তোরাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তোরাদের মাতৃদর্ভে পর্যায়ক্রমে একের পর এক রিবিধ অন্ধকারে। তিনি আলাহ, তোমাদের গালনকর্তা, সাম্রাজ্য তাঁরই। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব তোমরা কোখার বিভাত হচ্ছ?

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে পরাক্রমশালী, প্রভাময় আয়াহ্র পক্ষ থেকে। ( পরাক্রমশালী হওয়ার দাবি ছিল এই যে, কেউ এর প্রতি মিখ্যারোপ করলে তাকে জনতিবিলমে শালি দেবেন। কিন্ত যেহেতু তিনি প্রভাময়ও বটে এবং অবকাশ দানের মাঝেই কল্পাণ রয়েছে, তাই শান্তির ব্যাপারে অবকাশ দিয়ে রেখেছেন।) আমি ষথামথভাবে এ কিতাব জাপনার প্রতিনামিল করেছি। অতএব আপনি (কোরআনের শিক্ষা জনুষারী) নিষ্ঠাপূর্ণ বিশ্বাসসহ আয়াহ্র ইবাদত করতে থাকুন (য়মন, এ পর্যন্ত করে এসেছেন। আগ্রনার উপরও যখন তা ওয়াজিব, তখন অন্যদের উপর ওয়াজিব হবে না কেন? ছে মানবকুল,) জেনে রাখ, (শিরক ও রিয়া থেকে) খাঁটি ইবাদত আয়াহ্র প্রাপ্য। যারা (খাঁটি ইবাদত ছেড়ে) আয়াহ্ ব্যতীত জন্মকে উপাস্যক্রপে প্রহণ করে (এবং বলে,) জামরা ভো তাদের পূজা ওমু এ জন্মই করি, যাতে তারা জামাদেরকে আয়াহ্র নিকট্রতী করে দেয় (জর্মাৎ আমাদের প্রয়োজনাদি অথবা ইবাদত আয়াহ্র সামিধ্যে পেশ করে দেয়। যেমন, দুনিয়াতে মন্ত্রী ও পারিষদ্বর্গ করে থাকে।) নিশ্চয় আয়াহ্ তাদের (এবং মুমিনদের) মধ্যে পারক্রসরিক বিরোধপূর্ণ বিষয়ের (কার্যন্ত) কয়সারা (কিয়ামতের দিন) করে দেবেন। (তথ্যীদপন্থীকে জায়াতে এবং শিরকপন্থীকে জাহায়ায়ে দাখিল কর্মবন। অর্থাৎ তারা না মানলে আপনি চিভাযুক্ত হবেন না, তাদের কয়সারা সেখানে হবেন। আর্থাৎ তারা না

আশ্চর্ষাদ্বিত হবেন নাষে, প্রমালাদি সক্ষেপ্ত তারা সৎপথে আসছে না! কেননা) আলাহ্ জ্যুক সংগধে আনেন না, ষে (কথায়) নিখ্যাবাদী এবং (বিশ্বসে) ক্রিকর। (অর্থাৎ মুখ্যে কুফন্নী কথারাতা এবং অন্তরে কুফরী বিশ্বাস রাষ্ট্রত বন্ধপরিকর ও সভাবেষণে অনিৰ্কা::ভার:এ হঠকারিতার কোরণে আলাহ্ তা'আলাও:ভাকে সংগথের তওফীক দেন না। যেহেতু কোন কোন মুশ্রিক ফেরেশতাগণকে আলাহ্র কন্যা বলে আখ্যা দিত, সূত্রাং পরবর্তীতে তাদের উক্তি খণ্ডন করা হয়েছে যে,) যদি আলাহ্ তা'আলা (কাউকে স্কান ৰানাতেন, তবে ইচ্ছা ব্যতীত যেহেতু কোন কিছু হয় না, ভাই প্রথমে স্ভান করতে ইচ্ছা করতেন্এবং যদি ) কাউকে স্ভান্ত্রপে গ্রহণ করার ইচ্ছা করতেন, ভবে (জালাহ্ ব্যতীত সবই খেহেতু সৃষ্টি, তাই) জ্বশাই সৃষ্টির মধ্য থেকেই যাকে ইচ্ছা (এজন্য) মনোনীত করভেন। (এটা বাতিল। কেননা) ছিনি ( দোষভুটি থেকে) পবির। (সৃষ্টির মধ্য থেকে সন্ধান হওয়া দোষ। কাজেই সৃষ্টিকে সন্ধান করা অসম্ভব। অসম্ভৰ কাজের ইচ্ছা করাও অসম্ভব। এডাবে প্রমাণিত হল মে;) তিনিই একক আল্লাহ্, (কার্যক্ষেক্স ডাঁর কোন শ্লীক নেই এবং) পরাক্রম্পালী। (সভাবনার ক্ষেত্রেও তার কোন শরীক নেই। কেনুনা তাঁর মতই পরাক্রমুশালী কেউ থাকলে সন্ধাৰনা থাকতে পাৰত, কিন্ত-তানেই। অতুপর তওহীদের দলীল ৰণিত হয়েছে—) তিনি (আসমান ও ষমীনকে) যথায়ঞ্জাবে সৃষ্টি করেছেন। তিনি রাম্নিকে ( অর্থাৎ তার <u>অন্ধন্যরক্রে)</u> দিবসের উপর ( অর্থাৎ তার, আলোর উপর ) আঞ্চাদিত <u>করেন</u>। (कल मिन्स अपृण अवर बाडि पृण हास यात्र) अवर मिनजरक ( अर्था % जात आलारक) রান্ত্রির উপর (অর্থাৎ তার অন্ধকারের উপর ) তিনি আচ্ছাদিত করেন। (ফলে রান্ত্রি অদৃশ্য এবং দিবস দৃশ্য হয়।) তিনি সূর্য ও চন্তকে কাজে নিয়োজিত রেখেছেন। প্রত্যেকেই নিদিল্ট সময়কাল পর্যন্ত বিচরণ করবে। জেনে রাখ, (এসব প্রমাণের পর তওঁহীদ অস্থীকার করনে শান্তির আশংকা রয়েছে ( আলাহ্ তা আনা শান্তি দিতে সক্ষমও বটে। কেননা) তিনি পরাক্রমশালী, (কিন্তু অস্থীকারের গরেও স্বীকার করে নিলে অতীত অস্বীকারের কারণে শান্তি হবে না। কেননা তিনি ) ক্রমাশীলও বটে। (এ বিবরপের আধ্যমে তওহীদের প্রতি উৎসাহদান করা হল। উপরের প্রমাণগুলো ছিল প্রকৃতিসত। অতপর আত্মহিত প্রমাণাদি বর্ণনা কর হৈছে। এতে প্রসঙ্গক্রমে কিছু কিছু প্রাকৃতিক প্রমাণও এসে গেছে।) তিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে (অর্থাৎ আদম থেকে) সৃষ্টি করেছেন। অতপর তা থেকেই তার যুগল (অর্থাৎ বিবি হাওয়াকে) সৃষ্টিট<sup>্ট</sup> করেছেন। অতপর তাদের থেকে (সমন্ত মানুষ ছড়িরে দিয়েছেন।) তিনি তোমাদের (কল্যাণের) জন্য আট প্রকার (নরও মাদী) চতুল্পদ জন্ত সৃষ্টি করেছেন। (অপ্টম সারায় এসম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এওলো অধিক উপকারী বিধায় এখানে বিশেষভাবে এওলোর উল্লেখ করা হয়েছে। এটাই দিগভড়িত প্রমাণ যা প্রসঙ্গক্রমে উলিখিত হয়েছে। কেননা ব্যক্তিসভার ছায়িছ বর্ণনা প্রসঙ্গে এর কথা উল্লেখ করা হরেছে। অতপর মানবগোচীর স্টিট প্রসঙ্গে বলা হয়েছেঃ) তিনি তোমাদেরকে মাতৃসর্ভে পর্যায়জ্ঞমে একের পর এক অবস্থার মধ্য দিয়ে সৃষ্টি করেন 🖰 (প্রথমে বার্ষ, জতপর জমাট রক্ত, অতপর মাংসপিও এভাবে সৃষ্টিকার্য অব্যাহত থাকে। এই সৃষ্টি) তিন অভকারে সম্পন্ন হয়। (এক. পেটের আভকার। সূই. গর্ভাশরের অভকার এবং তিন. ভূণকে জড়ানো বিদ্ধীর অভকার। এসব প্রায়ক্রমিক অবস্থা এরং একাধিক অভকারে সৃষ্টি করা পরিপূর্ণ সক্ষমতা ও পরিপূর্ণ ভানের দলীল।) তিনিই আভাই ভোমাদের পালনকর্তা। সাম্রাজ্য তারই। তিনি বাতীভ কেউ ইবাদতের যোগ্য নম্মাজ্য তারই। তিনি বাতীভ কেই ইবাদতের যোগ্য নম্মাজ্য বিদ্রার করা এবং শিরক পরিত্যাগ করা-ভোমাদের স্বাবশ্যকর্ত্ব।)

#### আনুষ্টিক ভাতৰ্য বিষয়

ত্রতা এই তাকীদার্থে বিতীয় বাকের বাকতীয় বিধি-বিধান মেনে চলা। এর পূর্বকটা বাকের রস্কুল্লাই (সা)-কে সম্বোধন করে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বে, আলাহর ইবাদত ও আনুগতাকে তারই জনা খাঁটি কলন, যাতে শিরক, রিয়া ও নাম-যশের নামগন্ধও না থাঁকৈ। এরই তাকীদার্থে বিতীয় বাকেয় বলা হয়েছে যে, খাঁটি ইবাদত একমান্ত আলাহ্র জনাই শোভনীয়। তিনি বাতীত অন্য কেউ এর যোগ্য নয়।

ى «م<del>ال</del>ة چ

হয়রত আবু হরায়রা (রা) থেকে বুণিত আছে ছে, এক ব্যক্তি রসূলুরাহ্ (সা)-র কাছে আরম করল ই ইয়া রসূলুরাহ্ আমি মাঝে মাঝে দান-খয়রাত করি অথবা কারও প্রতি অনুগ্রহ করি। এতে আমার নিয়ত আয়াহ্ তা আলার সম্বিভিও থাকে এবং এটাও থাকে যে, মানুষ আমার প্রশংসা করবে। রসূলুরাহ্ (সা) বললেন ই সে সভার করম, কার হাতে মুহাত্মদের প্রদি, আয়াহ্ তা আয়া একম কোন বিভাক্তি কর্লা করমে না, যাতে অনাকে শরীক করা হয়। অতপর তিনি প্রমাণহন্ত্রপ

নিষ্ঠা জনুগাতে জালাহ্র নিকট জামল গৃহীত হয় ঃ কোরআন গাকের অনেক আয়াত সাক্ষ্যদেয় যে, আলাহ্র কাছে আমলের হিসাব গণনা ঘায়া নয়—ওজন ঘারা হয়ে থাকে। ত্র্তিনির্দ্ধিক কাছে আমলের মূল্যায়ন ও ওজন নিষ্ঠাপূর্ণ নিয়তের অনুগাতে হয়ে থাকে। বলা বাহল্য, পূর্ণ ঈমান ব্যতিরেকে নিয়ত পূর্ণরূপে খাঁটি হতে গারে না। কেননা, পূর্ণ খাঁটি নিয়ত এই যে, আলাহ্ ব্যতীত কাউকে লাভ-লোকসানের মালিক গণ্য করা যাবে না, নিজের কাজকর্মে কাউকে ক্ষমতাশালী মনে করা যাবে না এবং কোন ইবাদত ও আনুগত্যে অপরের কল্পনা ও ধান করা যাবে না। অনিক্ষাধীন জ্বুনা-কল্পনা আলাহ্ ত্যা আলা ক্ষমা করে দেন।

্ষে সাহাবায়ে কিরাম মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রথম সারিতে অবস্থিত, তাঁদের আমল ও সাধনার পরিমাণ তেমন-একটা বেশি দেখা মাবে না, কিন্ত এতদসত্ত্বও তাঁদের সামান্য আমল ও সাধনা অবশিষ্ট উম্মতের বড় বড় আমল ও সাধনার চেয়ে উচ্চতর ও বেঠ তোঃতাঁদের পূর্ণ ঈমান ও পূর্ণ-নিষ্ঠার কারণেই ছিল।

এ হল আরবের মুশরিকদের অবছা। তখনকার দিনে সাধারী<sup>র মু</sup>শরিকরাও<sup>্</sup>প্রায় এ বিশ্বাসই রাখত যে, আল্লাহ্ তা'আলাই সৃষ্টিকর্তা, মালিক এবং সব কিছুতে ক্ষমতাশালী। শয়তান তাদেরকে বিভার করলে তারা নিজেদের কলনা অনুযায়ী ফেরেশতাগণের আকার-আঞ্তিতে মৃত্তি-বিপ্রহাজ্যের করল। অতপর এই বিশ্বাস পোষণ করে নিল যে, এসব মুতি-বিশ্বহের প্রতি সম্মান ও ছব্লি প্রদর্শন করলে সে ফেরেশতাগণ সন্তুল্ট হবে, সাদের আকৃতিতে মূর্তি-বিপ্রহ নিমিত হয়েছে। ফেরেশতাগণ আক্রাহ্র নৈকট্যশীল। অথচ তারা জানত ষে, এসব মূতি তাদেরই হাতের তৈরি। এদের কোন বুদ্ধি-জান, চেতনা-চৈতন্য ও শক্তি-বল কিছুই নেই। তারা আল্লাহ্ তা'আলার দূরবারকে দুনিয়ার রাজা-বাদশাহ্দের দরবারের মতই ধারণা করে নিমেছিল। রাজদরবারের নৈকট্যশীল ব্যক্তি কারও প্রতি প্রসম **হরে** রাজার কাছে সুপারিশ করে তাকেও**্রাজার নৈকট্যশীল করে দিতে পারে।** তারা মনে করত, ফেরেশতাগণড রাজকীয় স্ভাসদবর্দের ন্যায় যে কারও জন্য সুপারিশ করতে পারে েফিন্ড তাদের: এসবংধারণা শয়তানী, বিদ্রান্তি ও ডিডিহীন কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রথমত এসব মৃতি বিপ্রহ ফেরেন্ডাগণের আকৃতির অনুরূপ নয়। হরেও আল্লাহ্র নৈকট্যশীল ফেরেশতাগণ ক্রিজেদের পূজা-অর্চনায় কিছুতেই সর্ভট হতে পারে না ৷ আলাহ্র কাছে অপছন্দ্রীয় এমন যে কোন বিষয়কে তারা স্বভাক্ষতভাবে ঘূণা করে। এতদাতীত তারা আল্লাহ্র দরবারে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কোন সুপারিশ করতে পারে না যে পর্যন্ত না তাদেরকৈ আল্লাহ্ তী'আঁলা কৈনি বিশেষ ব্যক্তির কাপোরে সুপারিশ করার অনুমতি দেন। নিম্নোক্ত কোরআনী আয়াতের অর্থ তাই **ঃ** 

তংকালীন মুশ্রিকরাও বর্তমান কাফিরদের চেয়ে উত্তম ছিল ঃ বর্তমান যুগের বস্তবাদী কাফিররা আলাহ তা'আলার অভিছ তো ছীকার করেই না, উপরস্ত আলাহ তা'আলার প্রতি সরাসরি ধৃশ্টতা প্রদর্শন করে। ইউরোপ থেকে আমদানীকৃত কমিউনিজম ও ক্যাপিটালিজমের পারশ্পরিক রও যত ভিন্ন ভিন্নই হোক না কেন, উভয় কুফরের মোদাকথা এই যে, নাউষুবিলাহ 'খে।দা' বলতে কিছুই নেই, আমরাই আমাদের ইন্দার

মানিক। আমাদের কর্মকান্ত সন্দর্কে বিজ্ঞাস করার কেউ নেই। এ জঘন্যতম কুকর ও অকৃতভার ফলনুন্তিতেই সমস্ত্র বিশ্ব থেকে শান্তি, ঘণ্ডি, ছিতিশীনতা ও সুখ-ঘাত্মশা রিদার নিরেছে। বর্তমান সুখ ও জারামের নকুন নতুন সাজসরজাম রয়েছে, কিন্তু মুখ নেই। চিকিৎসারভাতাধুনিক মন্ত্রপাতি এবং প্রবেষণার প্রাচ্রা চৌকিঃ পুলিশ ও ৩০০ পুলিশ যন্ত্রত্র ছড়িয়ে থাকা সন্ত্রেও অপরাধের মাল্লা নিত্রাদিনই বেড়ে চলেছে। চিল্লা করাল দেখা যায়, নতুন নতুন মন্তর্পাতি এবং সুখ ও জারামের নব নর্থ পদ্ধতিই মানব জাতির বিপদ ডেকে আনছে। কুফরের শান্তি তো পরকালে সকল কাফিরের জন্যই চিরছারী জাহারাম। কিন্তু এ অল্ল অকৃতভাতার কিছু শান্তি দুনিয়াতেও ভোগ করতে হবে বিকি। যে আল্লাহ্র দেওরা উপাদানসমূহ ব্যবহার করে তারা আকাশে জারোইন করতে সাহসী হয়েছে, সে আল্লাহ্রিক অন্ত্রীকার করা অল্ল অকৃতভাতা নয় কিং

শারা ফেরেশতাগণকে আরাহ্র সন্তান বলে আখ্যা দিত, তাদের এ লাভ ধারণা নিরসনকলে অসন্তবকে সন্তব ধরে নেওয়ার পর্যারে বলা হয়েছে, যদি আরাহ তা'আলার কোন সন্তান হত, তবে তা তাঁর ইচ্ছা বাতীত হওয়া অসভব। কেননা, অবরদন্তি সন্তান তাঁর উপর চাপতে পারে না। যদি আরাহ্র ইচ্ছা হত, তবে তাঁর সতা রাতীত সবই তো তাঁর সৃষ্ট, অভ্যাব তাদের মধ্য থেকেই কাউকে সন্তানরূপে গ্রহণ করতেন। সন্তান ও সন্তান অস্মান্তাত উভ্যাের সমন্তাত হওয়া অত্যাবশ্যক। অথচ সৃষ্টি প্রভাব সমন্তাত হতে পারে না। তাই সৃষ্টিকে সন্তানরূপে গ্রহণ করা অসভব।

তাকে আকাদিত করে দেওরা। কোরআন গাক দিবারান্তির পরিবর্তনকে এখানে সাধারণের জনা كو ير اللّبَلَ عَلَى النّهَا و অর্থ এক বন্তকে অপ্র বন্তর উপর রেখে তাকে আকাদিত করে দেওরা। কোরআন গাক দিবারান্তির পরিবর্তনকে এখানে সাধারণের জনা করে শব্দ বারা ব্যক্ত করেছে। রান্তি আসমন করলে যেন দিনের আলোর উপর পর্দা রেখে দেওরা হর এবং দিনের আগমনে রান্তির অক্তকার যেন যবনিক্রি অভ্রালে চলে যায়।

চন্দ্র ও সূর্ব উভরই গতিশীলঃ

যার কে, সূর্ক ও চন্দ্র উভরই বিচরণ করে। সৌর বিভান ও ডু-তত্ত্বের ক্রুনির্চ গবেমণা কোরজান পাক জথবা যে কোন আসমানী গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় নম্ব। কিন্তু এ ক্রাঞ্জার প্রক্রিকার কোরা বিষয় বিগত হলে তার উপর সমান রাখা ক্রম। বিভানিকদের

প্রাচীন ও আধুনিক গবেষণা তো নিতা গরিবর্তনশীল বিষয়। কিন্তু কোরআন পাকের অধ্যাবলী অপরিবর্তনীয়। আলোচা আয়াত এতটুকু ব্যক্ত করেছে যে, চক্ত ও সূর্য উভয়ই গতিশীক। এর উপর বিকাস রাখা কর্ষ। এখন আমাদের সামনে সূর্বের উলয় ও অক্ত পৃথিবীর ঘূর্ণন খারা হয় না, শ্বয়ং সূর্বের ঘূর্ণন খারা হয়, তা কোরআন পাক বর্ণনা করেনি। অভিডতার আলোকে যা জানা যায়, তা মেনে নিতে আগতি মেই।

হয়েছে, যার অর্থ আকাশ থেকে নামিল করা। এতে ইনিত করা হয়েছে য়ে, এওলোর স্পিটতে আকাশ থেকে অবতীর্ণ গানির প্রভাব অভাধিক। ভাই এওলোও যেন জাকাশ থেকেই অবতীর্ণ হয়েছে বরা মামানুমের পোশাকের ছোত্রেও কোরআন পাক এ শব্দ রাবহার করেছে। বলা হয়েছে এই এই এই তাই বিশ্ব পদার্থ লোহার ক্লেছেও তাই

वना रखार — وَ اَ نُرَ لُنَا الْحَدِيْدِيُ — সবভলোর সারমর্মই এই যে, আলাহ ত্রা আলা যীয় কুমরতে এওলো সৃষ্টি করে মানুমুকে দান করেছেন্। —(কুরতুবী)

আরাহর কুদরতের কিছু রহস্য উন্নোচন করা হরেছে। প্রথমত আরাহর কুদরতে এটাও ছিল মে, তিনি মারের পেটে সন্তানকে একই সময়ে পূর্ণালরাপে সৃতিই করতে পারতেন, কিন্ত উপযোগিতার তাগিদে এরাপ করেন নি, বরং তিন্দি করার পদ্ধতি অবলঘন করেছেন। ফলে যে নারীর গর্ভে এই ক্রুদ্র জগৎ সৃতিই হতে থাকে, সে ধীরে ধাঁরে এই বোঝা বহনে অভ্যন্ত হতে পারে। বিতীয়র্ত এই অনুপম সুন্দর সৃতিইর মধ্যে শত শত্ত-সূক্ত মন্তপাতি এবং রক্তা ও প্রাণ সঞ্চালনের জন্য চুলের মত সূক্তাতিসূক্তা শিরা-উপ্রিরা ছাপনে করা হয়। কিন্তু সাধারণ শিরীর মত একাজ কোন খোলা জার্মগার বৈদ্যুতিক আলোর সাহায্যে করা হয় না বরং তিনটি অন্ধকারের মধ্যে সন্দের করা হয়, যেখানে কোন মানুষের পক্ষে কিছু সৃতিই করা তো দূরের কথা চিন্তা-কন্তান্ত সেখানে পৌহার পথ পায় না।

نتبارك الله احس الخالقين

إِنْ تُكُفُّرُوا فِأَنَّ اللهُ غَنِيُّ عَنْكُمْ وَلا يُرْضُ إِمِبَادِ وَالْكُفْرُهُ وَإِنْ اللهُ عَنْ عَنْكُمْ وَإِنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ وَإِنْ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ا

مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَوِّعُكُمْ بِمَا كُنْتُو تَعْمَلُونَ وَانَّهُ عَلِيْمُ بِنَا النَّهِ ثُمَّ الطَّهُ وُو وَإِذَا مَسَ الْإِنْسَانَ صُرُّ دَعَا رَبَهُ مُنِيبًا النَّهِ ثُمَّ إِذَا خَوَلَهُ رَعْمَةً مِنهُ ثِبَى مَا كَانَ يَهُ عُوْ النَّهِ مِن فَبْلُ وَجَعِلَ الْذَا خَوَلَهُ رَعْمَةً مِنهُ ثِبَى مَا كَانَ يَهُ عُوْ النَّهِ مِن فَبْلُ وَجَعِلَ الْمَادُ النِيعِ الْمَادُ النِيعِ النَّارِ وَامْنُ مُوفَا مِنْ النَّا النَّي سَاعِمًا وَقَالِمُ النَّالِ اللَّهُ الللْلَهُ الل

3.1

721 : ".

we want

<sup>(</sup>৭) যদি তোমরা অন্থাকার কর, তবে আলাহ্ তোমাদের থেকে বেপরওয়া।
তিনি তাঁর বান্দাদের কাফির হয়ে গড়া গছন্দ করেন না। গল্লাভরে যদি তোমরা
কৃত্জ হও, তবে তিনি তোমাদের জন্য তা গছন্দ করেন। একের পাগভার জন্যে
বহন করবে না। অতপর তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কাছে ফিরে যাবে। তিনি
তোমাদেরকে তোমাদের কর্ম সম্বন্ধ অবহিত করবেন। নিশ্চয় তিনি অভরের বিষয়
সম্পর্কেও জবগত। (৮) যথম মানুষকে লুঃখ-কল্ট স্পর্শ করে, তথন সে একাল্লচিত্তে
তার গালনকর্তাকে ডাকে, অতপর তিনি যখন তাকে নিয়ামত দান করেন, তখন সে
কল্টের কথা বিস্মৃত হয়ে যায়, যার জন্য পূর্বে ডেকেছিল এবং আলাহ্র সমকক্ষ
থির করে; যাতে করে অপরকে আলাহ্র পথ থেকে বিছাভ করে। বলুন, তুমি তোমার
কুফর সহকারে কিছুকাল জীবনোপভোগ করে নাও। নিশ্চয় তুমি জাহালামীদের
অরভ্ তা। (৯) যে ব্যক্তি রালিকালে সিজদার মাধ্যমে অথবা দাঁড়িয়ে ইবাদত করে,
গরকালের আশংকা রাখে এবং তার পালনকর্তার রহমত প্রত্যাশা করে, সেকি তার
সমান, যে এরপ করে না? বলুন মারা জানে এবং যায়া জানে না, তারা কি সমান
হতে পারে? চিভাভাবনা ক্ষেকা তারাই করে, যায়া বুছিমান। (১০) বলুন, হে আমার
বিভাসী বাদ্যাগণঃ তোমলা তোমাদের গালনকর্তাকে ভয় কর। বারা ও দুনিয়াতে

সৎকাজ করে, তাদের জন্য রয়েছে পুন্য। আল্লাহ্<u>র পৃথি</u>বী প্রশস্ত। যারা সবরকারী, তারাই তাদের পুরস্কার পায় অগণিত।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

ું જે ( হে মানবকূল। তোমরা কুফর ও শিরকের অসারতা তনলে, এরপর) যদি তোমরা কুফর কর, (শিরক্ও এর অন্তর্ভু জ) তবে (তাতে) অল্লাহ্ তা আল। কেন রূপ ক্ষতিগ্রম্ভ হবেন না। কেননা, তিনি) ভোমাদের (এবং ভোমাদের ইবাদতের) মুখাপেক্ষী নন। (তোমরা তথ্রীদু, ও ইবাদত অবলঘন, না করছে তাঁর কোন ক্ষতি নেই। আর একথা অতি নিশ্চিত মে,) তিনি তাঁর বান্দাদের কুফর পছন্দ করেন না। ( কেন্না এতে বান্দাদের ক্ষতি হয়।) যদি তোমরা কৃতক্ত হও, ( বারু প্রধান লক্ষণ হল ঈমান) তবে ( তাতে ) তার কোন লাভ নেই, কিন্তু যেহেতু এতে তোমাদের লাভ হয়, (তাই) তিনি তোমমুদ্র জন্য তা পছন্দ করেন। ( যেহেতু আমার নীতি এই হে, ) একের **প্রেডা**র অন্যে বহন করবে না, ( তাই কুফর করে এরপ ্যনে করো না যে, তোমার কুফর অপরের আমলনামায় কোন কারণে ক্রিখিত হয়ে স্নাক্ত এবং তুমি নির্দোষ হয়ে যাবে। যেমন, অপরের অনুসারী হওয়ার কারণে অথবা অপরে তা বহন করার ওয়াদা করার হামন, অসন্মেদ্ন পুনুসালা কারণে। কোন কোন লোক বলত । पूर्व के के के कि कार्या कार বরং তোমার কুকর তোমার আমলনামায়ই লেখা ইবে।) অতপর তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কাছে ফিরে যাবে। তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কর্ম সম্বন্ধে অবহিত করবৈন। (এবং শান্তি দিবেন। সুতরাং কিয়ামত হবে না বলে তোমাদের ধারণাও ভ্রান্ত।) তিনি অন্তরের বিষয়াদি সম্পর্কে অবগত। (সুতরাং এরূপ ধারণাও মিখ্যা যে, তিনি হয়তো তোমাদের কুষ্ণর সম্পর্কে অবগত নন। হাদীসে আছে কোন কোন লেকের মধ্যে এরপ আলোচন। হয় যে, জুনি না আল্লাহ্ আমাদের কথাবার্তা ওনেন কিনা। অতপর এ সম্পর্কে नाता ज्ञान नाना मक श्रकान करत । अतर शिक्षिए प्रेमिक कर्मान करते । अतर श्रिकार प्रेमिक कर्मान करते । अतर श्रीकार

—আয়াত নাযিল হয়।) যখন (মুশরিক) লোকদেরকে দুঃখ-কল্ট স্পর্শ করে, তখন

— আরাত নাখেল হয়।) যখন (মুশারক) লোকদেরকে দুঃখ-কভ্চ স্পশ করে, তখন তারা তার (সত্যিকার) পালনকর্তাকে একনিচ্ডাবে ডাকে (এবং অন্য সব উপার্সাকে ডুলে যায়।) অতপর যখন তিনি তাকে নিজের পক্ষ থেকে নিয়ামত (শান্তি ও সুখ) দান করেন, তখন সে কভেটর বিষয় ভুলে যায়, যার (অর্থাই যা অপসারিত করার) জন্মই পূর্বে (আল্লাহ্কে) ডেকেছিল এবং আল্লাহ্র অংশীদার ছির করে, যাতে (নিজে তো বিদ্রান্ত আছেই, এছাড়া) অপরকেও আল্লাহ্র পথ থেকে বিদ্রান্ত করে। (সি যদি পূর্বের দৃঃখকভট বিস্মৃত না হত, তবে খাঁটি ভিউহীদস্মই হয়ে যেত। এ হল মুশারকের নিন্দা। অতপর শান্তি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে ই) আপনি (এ ধরনের লোক্ষদেরকে) বলে দিন, তুমি তোমার কৃষ্ণকের স্থাদ কিছুকাল ভোগ করে নাও। (অতপর নিন্দয় তুমি জাহাল্লামীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। অতপর তওহাঁদ পদ্বীদের প্রশংসা করে

সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে : ) যে কাজি (উপরোজ মুশরিকের বিপরীতে) রান্ত্রিকারে (যাজাধারণত গাফলভির সময়) রসিজদা ও সম্ভারনান (অর্থাৎ নামাফরত) অবহায় ইবাদত করে (এবং অন্তরে) পরকালের আশংকা রাখে এবং তার পালনকতার রহমত প্রত্যাশা করে, ( এমন ব্যক্তিও উপরোক্ত মুশরিকদের সমান হতে পারে কি? কখনও নয়। বরং 'কানেত' তথা নিয়মিত ইবাদ্ডকারী এবং আলাহ্কে যে ভয় করে এবং তার কাছ থেকেই রহমত প্রত্যাশা করে সে প্রশংসার যোগ্য। পক্ষান্তরে যে মুশরিক স্বার্থ উদ্ধারের পর নিষ্ঠা পরিহার করে সে নিন্দার যোগ্য। আর যেহেতু এভাবে ইবাদত পরিহার করাকে কাঞ্চিররা নিন্দনীয় বলে মনে করত না, তাই এ পার্থকোর কারণে প্রশংসা ও নিন্দার হকুম সম্পর্কে তাদের সন্দেহ হতে পারত। কাজেই পরবর্তীতে অধিকৃতর প্রকৃষ্টভাবে প্রমাণ করা হচ্ছে যে, হে পয়গছর!) আপনি (তাদেরকে এভাবে) বলে দিন যে, ভানী ও মূর্খ কি সমান হতে পারে? (মূর্খতাকে যেহেতু সবাই নিন্দনীয় মনে করে, তাই এর উত্তরে তারা , বলবে, যে জানে না, সে নিন্দার্হ। যদিও এ বর্ণনা থেকে কুফুর ও কাফ্লিরের নিন্দার যোগ্য হওয়া এবং ঈমান ও মুমিনের প্রশংসার যোগ্য হওয়া প্রমাণিত হয়ে গেছে, তথাপি) উপদেশ তারাই গ্রহণ করে, যারা (সুস্থ) বৃদ্ধির অধিকারী। ( অতএব, আপনি আনুগত্যের প্রতি উৎসাহিত করার জন্য মু'মিনদেরকৈ আমার পক্ষ থেকে) বলে দিন, হে আমার বিশাসী বাদাগণ, তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর (অর্থাৎ সদাস্বদা তাঁর আনুগতা কর এবং নাফরমানী থেকে বেঁচে থাক। এওলো আল্লাহ্ ভীতির শাখা। অতপর এর ফলাফল বর্ণিত হয়েছেঃ) যারা দুনিয়াতে সৎকাজ করে, তাদের জন্য রয়েছে প্রতিদান। (পরকালে তো অবশাই, আন্তরিক সুখ অনিবার্য এবং ক্রমণ্ড বাহ্যিক সুখও।) নিজ দেশে সৎকাজ করার পঞ্চে বাধা থাকলে হিজরত করে অন্যব্ন চলে যাও ৷ (কেননা.) আলাহর পৃথিবী সুবিস্তীর্ণ। (যদি দেশ ভাগে কল্ট অনুভব কর, তবুঁও অস্তরে দৃঢ়তা পোষণ কর। কেননা, ধর্মের কাজে ) দৃঢ়তা পোষণকারীরা তাদের পুরভার পাবে অগণিত। ( এর মাধ্যমে আনুগত্যের প্রতি উৎর্সাহিত করা হল। )

## আনুষ্টিক ভাত্ব্য বিষয়

কান উপকার হয় না এবং কুফর ছারাও কোন ক্ষতি হয় না। সহীহ্ মুসলিমের হাদীসে আছে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, হে আমার বান্দারা, যদি তোমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী লোকগণ এবং জিন ও মানব সবাই চূড়ান্ত পাপাচারে লিপ্ত হয়ে যায়, তবুও আমার রাজফ্রীবন্দু পরিমাণ্ড হ্লাস্ত্র পায় না—( ইবনে কাসীর )

जर्थार जाजार् जाजाता जात वानाएत क्रकत وَ لَا يَرُفَى لَعَبَ الْكُفُرَ अर्थार जाजार् जाजाता जात वानाएत क्रकत

কোন কাজের ইন্ছা করা ি এর বিগরীতে ক্রিক্ত শব্দ ব্যবহাত হয়, যার অর্থ কোন কিছুকে অপস্থল করা অথবা আগত্তিকর সাব্যস্ত করা যদিও তার সাথে ইন্ছাও জড়িত ব্যবহা স্থান

আহলৈ সুমত ওয়াল জমা'আতের বিষাস এই যে, দুনিয়াতে কোন ভাল অথবা মন্দ কাজ, ঈমান অথবা কুষ্ণর আলাহ তা'আলার ইচ্ছা বাতিরেকে অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না। তাই প্রত্যেকটি কাজের অস্তিত্ব লাভের জন্য আলাহ তা'আলার ইচ্ছা শত। তবে আলাহ তা'আলার সন্তুল্টি ও সহন্দ কেবল ঈমান ও ভাল কাজের সাথেই সম্পূত্ত। কুষ্ণর, শিরক ও পাপাচার তিনি প্রদুপ করেন না। শায়খুল ইসলাম নভভী 'উসুল ও যাওয়াবেত' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

مذهب اهل الحق الايمان بالقدر و اثباته وان جميع الكائنات خيرها . و شرها تقضاء الله و قد رلا و هو مريدلها كلها و يكره المعاضى مع أنه تعالى مريد لها لحكمة يعلمها - جل و علا -

সত্যপদ্ধীদের মধহাব তকদীরে বিশ্বাস করা। আরও এই যে, ড়াল-মন্দ সমন্ত্র সৃষ্ট বন্ধ আলাহ্র আদেশ ও তকদীর দ্বারা অন্তিম লাভ করে এবং আলাহ্ তাভালা এওলো সৃষ্টির ইচ্ছাও করেন। কিন্ত তিনি পাপাচারকে অপ্তচ্ন করেন যদিও কোন উপযোগিতার কারণে এমত্র পাপাচার সৃষ্টির ইচ্ছা করেন। এই উপযোগিতা কি, তা তিনিই ছানেন। — (ক্লছল মাজানী)

পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, দুনিয়ার কণছায়ী জীবনে কুফর ও পাপাচারের ছাদ উপজোগ করে নাও। অবশেষে তোমরা জাহায়ামের ইন্ধন হবে। এর পর এ বাক্ষে অনুগত মুমিনের কথা বর্গনা করা হয়েছে এবং একে ুর্লি প্রন্থবাধক শব্দ ঘারা ওক্ষ করা হয়েছে। তফ্ষরীরবিদগণ বরেন, এর পূর্বে একটি বাকা উন্থা রয়েছে, অর্থাৎ কাফিরকে বলা হবে—তুমি উত্তম, না সে অনুগত মুমিন বান্দা উত্তম, যার কথা এগুন উল্লেখ করা হয়েছে। ত্যরত ইবনে মসউদ (য়া) বলেন, এর অর্থ আনুগতানীল। শব্দটি যখন বিশেষভাবে নামায়ের কেলে বলা হয়, যেমন ৣর্লি তিন্তি বলা এর অর্থ আনুগতানীল। শব্দটি বলা বিশেষভাবে নামায়ের কেলে বলা হয়, যেমন ৣর্লি তিন্তি বলা এর অর্থ আনুগতানীল। নামায়ের কেলে বলা হয়, যেমন ৣর্লি তিন্তি বলা এর অর্থ আনুগতানীল। নামায়ের কেলে বলা হয়ন বলা তান রাখে এবং এদিক-সেদিক দেখে না, নিজের কোন অন্ধ অথবা কাপড় নিয়ে খেলা করে না এবং দুনিয়ার কোন বিষয় ইন্ছাকৃতভাবে নামায়ে সমরণ করে না। ভুল ও অনিজ্যকৃত কল্পনা এর পরিগছী নয়।—(কুরজুবী)

### www.eelm.weebly.com

ও শেষাংল। হযরত ইবনে আকাস (রা) বলেম য় যে বাজি হাশরের ময়লানে সহজ হিসাব ক্ষেন্ত তার উচিত হবে আলাহ্ যেন তাকে রালির অক্ষরের সিজ্ঞানত ও দাঁড়ানো অবস্থায় পান। তার মধ্যে পরকালের চিভা এবং রহমতের প্রত্যাশাও থাকা দরকার। কেউ মাগরিব ও এশার মধ্যবড়ী সময়কেও ১৯৯৮টি বল্লাহেন।——(কুরজুরী)

এর পূর্বের বাক্ষ্যে সৎকাজের নির্দেশ রয়েছে। এতে কেউ আপত্তি করতে পারত যে, আমি যে শহরে অথবা রাষ্ট্রে বাস করছি কিংবা যে পরিবেশে আটকে আছি তা সৎকাজের প্রতিবন্ধক। এর জওয়াব এ বাক্যে দেওয়া হয়েছে যে, কোন বিশেষ রাষ্ট্র কিংবা শহর অথবা বিশেষ পরিবেশ থেকে ইদি শরীয়তের হকুম-আহকাম পালন করা পুরুর হয়, তবে তা ত্যাগ কয়া উচিত, আয়াহ্র পৃথিবী সুপ্রবাদ্ধ স্তরাং আয়াহ্র আদেশ-নিষেধ গালনের উপরোগী কোন হানে ও পরিবেশে গিয়ে বস্বাস করা দরকার। এতে অনুপযুক্ত পরিবেশে থেকে হিজরত কয়তে উৎসাহিত করা হারেছে। ইজিয়তের বিভারিত বিধি-বিধান সূরা নিসায় বণিত হয়েছেঃ

সবরকারীদের সঙরাব কোন নির্ধারিত পরিমাণে নয় অপরিসীম ও অগণিত দেওয়া হবে। হাদীসে তাই বণিত হয়েছে। কেউ কেউ ু بنير المراق এর অর্থ বর্ণনা করেছের যে, দুনিয়াতে কারও কাছে কারও কোন প্রাণ্য থাকলে তাকে নিজের প্রাণ্য দাবি করে আদায় করতে হয়। কিছ আলাহর কাছে দাবি বাতিরেকেই সবরুকারীরা তাদের সঙরাব পাবে।

হয়রত আনাসের রেওয়ায়েতে রস্কুলাহ্ (সা) বরেন, কিয়ামন্টের লিন ইনসাক্ষের দাঁড়িপালা ছাপন করা হবে। দাতাগণ আগমন করনে তাদের দান ধয়রাত ওয়ন করে সে হিসাবে পূর্ণ সওয়াব দান করা হবে। এমনিভাবে নামায়, হজ্ঞ ইত্যাদি ইবাদতকারীদের ইবাদত মেপে তাদেরকে প্রতিদান দেওয়া হবে। অতপর বালা-মুস্রিত সবর-কারীরা আগমন করনে তাদের জন্য কোন ওয়ন ও মাপ হবে না, বরং তাদেরকে অপরিমিত ও অগণিত সওয়াব দেওয়া হবে। কেননা আলাহ্ তা আনো বলেছেন ঃ আপরিমিত ও অগণিত সওয়াব দেওয়া হবে। কেননা আলাহ্ তা আনো বলেছেন ঃ নির্দ্ধিক প্রতিদান করবে ভারির সাহায়ে কতিত হয়েছে, তারা বাসনা প্রকাশ করবে—হায়, দুনিয়াতে আমাদের দেহ কাঁচির সাহায়ে কতিত হয়ে আজ জামরাও সবরের এমনি প্রতিদান প্রতাম।

قُلُ لِنِيْ أَمِرِتُ أَنْ أَعْدُ اللَّهُ مُغْلِصًا لَهُ اللَّايْنَ ﴿ وَأُمِّرُتُ يْنَ ۞ قُلْ إِنِّي آخَافُ إِنْ عَصَ رِ قُلِ اللهُ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي ﴿ فَاغَبُكُوا مَا شِئْتُذُ مِينَ دُونِهِ مِ قُلُ إِنَّ الْخُسِدِينَ الْلَاثِينَ خُسِ فُوَقِهِ مُظْلَلُ مِنَ النَّارِومِنْ تَعْتِهِمْ ظُلَلٌ ﴿ دَةُ لِيعِبَادِ فَاتَّقُونِ۞ وَالَّذِينَ الْجَا لُ فَيُتَّبِعُونَ أَحْسُ مِهُ اللهُ وَأُولِيكَ حَمَّ أُولُواالْأَ لَيَّابِ ﴿ أَفَتَنَّ عَالَمُ اللَّهُ لَيَّابِ ﴿ أَفَتَنْ عَ الْعَذَابِ وَأَفَانَتَ تُنْتِقِنُ مَنْ فِي النَّارِقُ لَكِنِ الَّذِينَ الَّفَوْدَ رَبُّهُمُ ن تحتها الأنهرة وعد الله الله يُخلِفُ اللهُ المُنعَادُ ۞

(১৯) বলুন, আমি নিটার সাথে আলাহ্র ইবাদত করতে আদিল্ট হয়েছি। (১২) আরও আদিস্ট হরেছি, সর্ব প্রথম নির্দেশ পালনকারী হওগার জন্ম (১৩) বলুন, আমি আমার পালনকর্তীর অবাধ্য হলে এক মহা দিবসের শান্তির ভর করি। (১৪) বলুন, আমি নির্চার সাথে আলাহ্ তা আলারই ইবাদত করি। (১৫) অতএব তোমরা আলাহ্র পরিবর্তে যার ইচ্ছা তার ইবাদত কর। বলুন, কিলামতের দিন তারাই বেশী ক্ষতিগ্রন্থ হবে; বারা নিজেদের ও পরিবারবর্গের তরক থেকে ক্ষতিগ্রন্থ হবে। জেনে রাখ, জিটাই সুস্পত ক্লতি। (১৬) তাদের জন্য উপর দিক থেকে এবং নিচের দিক থেকে আন্তনের মেঘমালা থাকবে। এ শান্তি দারা আলাহ্ তাঁর বান্দাদৈরকে সতর্ক করেন যে, হে আমার বান্দাগণ, আমাকে ভর্মাকর। (১৭) যারা শয়তানী শক্তির পূজা-बहुना थिक मृति थाक अवर बाबार् बिक्यूची रज्ञ, ठाएमत जुना तरम्रह जूजरवान। অতএব সুসংবাদ দিন আমার বান্দাদেরকে, (১৮) যারা মনোনিবেশ সহকারে কথা ওনে, অতপর যা উত্য তার জনুসরণ করে। তাদেরকেই আলাহ্ সংপথ প্রদর্শন করেন এবং তারাই বুজিমান। (১৯) করে জন্য শাস্তির ছকুম **অবধারিত হ**য়ে গেছে জাগনি কি সে জাহালামীকে মুক্ত করতে পারবেন? (২০) কিন্তু যারা তাদের পালন-কর্তাকে ভন্ন করে, তাদের জন্য নিমিত রয়েছে প্রাসাদের উপন্ন প্রাসাদ ৷ এওলোর তলদেশে নদী প্রবাহিত। আরাই প্রতিশুন্তি দিয়েছেন। আরাহ প্রতিশুন্তির বেলাফ করেন ন।।

# তক্সীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি বলে দিন, আমি (আল্লাহ্র পক্ষ থেকে) আদিল্ট হয়েছি যেন খাঁটিভাবে **আলাহ্**র **ইবাদ**ত করি (অর্থাৎ তাতে যেন শিরকের নামগন্ধও নাথাকে)। আমি (আরও) আদিল্ট হয়েছি, (এ উদ্মতের সমস্ত লোকের মাঝে য়েন) আমিই হই,সূর্ব প্রথম মুসলমান (ইসলামকে সতা জানকারী)। ( বলাবাহলা, বিধি-বিধান কবুল করার ব্যাপারে পয়গম্বরের সর্বাগ্রবর্তী হওয়া জরুরী।) আপনি (আরও) বলে দিন, যদি আমি আমার পালনকর্তার অবাধ্য হই, তবে আমি এক মহা দিবসের (অর্থাৎ কিয়া-মতের) শাস্তির আশংকা করি। আপনি (আরও়) বলে দিন, (আমাকে যা আদেশ করা হয়েছে, আমি তাই পালন করছি, সেমতে) আমি নিষ্ঠার সাথে আলাহ্ তা'আলারই ইবাদত করি (এতে শিরকের নামগন্ধ নেই)। অতএব (এর দাবি এই যে, তোমরাও এরূপ খাঁটি ইবাদত কর। কিন্ত তোমরা য়দি তা না মান, তবে) তোমরা আলাহ্র পরিবর্তে যার ইচ্ছা তার ইবাদত করতে পার। (কিয়ামতের দিন এর স্বাদ বুঝতে পাবে।) আপনি (আরও) বলে দিন, সে বাজিরাই ক্ষতিগ্রন্ত যারা নিজের ও পরি-বারবর্গের তরফ থেকে কিয়ামতের দিন ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (অর্থাৎ নিজের পক্ষ থেকেও কোন উপকার পাবে না এবং পরিবারবর্গের তরফ থেকেও না। কেন্না পরিবারবর্গ তাদেরই মত পথ্রত হলে তারাও আযাবে থাকবে। এমতাবস্থায় অপরের কি উপ-কার করতে পারবৈ থিদি তারা খাঁটি মু'মিন হয়ে জামাতে খাকে, তাহলেও তারা কাফিরদের জন্য সুগারিশ করে উপকার করতে পারবে না।) মনে রেখো, এটাই

সুস্পল্ট ক্ষতি৷ তাদের জনা উপর দিক থেকে এবং নিচের দিক থেকে পরিবেল্টনকারী অপ্লিশিখা থাকরে। এ শান্তি ছারা আলাহ্ তাঁর বান্দাদেরকে সতর্ক্ত করেন (এরং এ থেকে প্রাথরক্ষার, উপায় বর্ণনা কুরেন)। অতএব হে জামার বান্দারা, আমাকে (অর্থাৎ আমার শান্তিকে) ভয় ক্র্বার (এ হচ্ছে কাক্ষির-মুশরিকদের অবস্থা।) যারা শয়তানী শক্তির পূজা থেকে দূরে থাকে, ( শয়তানের পূজা অর্থ শয়তানের আনুস্তা করা।) এবং সর্বতোভাবে আল্লাহ্ অভিমুখী হয়, তাদের<sub>া</sub>জনা রয়েছে সুসংবাদ। অতএর আপনি আমার বান্দাদেরকে সুসংবাদ দিন, যারা মনোযোগ দিয়ে (আলাহ্র) কথা খনে<sub>ত</sub> অতপর যা উত্তম (আলাহ্র ক্রথা স্বই উত্তম।) তার অনুসরণ করে, তাদেরকেই জালাহ্ সঙ্গথ প্রদর্শন করেন এবং তারাই বুদ্ধিমান । (তাদেরকে किসের সুসংবাদ দিতে হবে, তার বর্ণনা الكن ين اتّقو আয়াতে ররেছে মধাছলে রসূনুলাহ্ (সা)-কে সাল্ছনা দানের জন্য বজা হল্লেছে : ) যার জ্যা (ভক্ষীর-গতভাবে) শান্তির আদেশ অবধারিত হয়ে গেছে, আপনি কি ( আলাহ্র ক্লানা)ঃসই জাহান্নামীকে ( জাহান্নামের কারণাদি থেকে) রক্ষা করতে পারেন? ( অর্থাৎ যে জাহালামে যাবে, তাকে চেল্টা করেও ফিরানো যাবে নাঃ অতএব তাদের জন্য দুঃখ করা অর্থহীন। কিন্তু যারা এমন হে, তাদের জন্য শান্তির আদেশ অব্ধারিত হয়নি। ফলে আপনার কাছে আদেশ নিষেধ ওনে তারা) তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে, তাদের জন্য রয়েছে (জাল্লাতের) প্রাসাদ, যার উপরে আরও প্রাসাদ নিমিত রয়েছে। . এখলোর পাদদেশে নদী প্রবাহিত। আলাহ্ এই প্রতিশুন্তি দিয়েছেন। আলাহ্ ওয়াদার খিলাফ করেন না। (উপরে نَبْشُرِ عِبْانُ বলে যে সুসংবাদ দানের জাদেশ দেওরা হয়েছিল, এটাও সে একই বিষয়বন্ত।)

আনুষরিক ভাতব্য বিষয়

نَبَشُّو مِبَادِ اللَّهِ يَنَ يَشْنَيعُونَ الْقَوْلَ نَيَتَّبِعُونَ آحْسَنَهُ أَوْلَا ثِكَ

الذَّيْنَ هَذَاهُمُ اللهُ وَأَوْلَئِكَ هُمْ أُولُوا لَا لَبَا بِ

এ আয়াতের ভক্সীরে ভক্সীরবিদগণের উজি বিভিন্নরণ। ইবনে কাসীর কর্তৃ ক গৃহীত উজি ভক্ষসীরের সারসংক্ষেপে বণিত হয়েছে। তা এই যে, এখানে أَوُ لَ عَبْدَا وَالْمُولَ وَالْمُولِ وَلْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُولِ وَلَمُ وَالْمُولِ وَلَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُ কর ও ছলে তালি শব্দটি ষোল করে ইনিত করা হয়েছে যে, তারা কোরজান ও কস্লের শিক্ষাসমূহের অনুসরণ চক্ষু বন্ধ করে করেনি। মূর্যরা তাই করে। তারা কারও কথা তান হিতাহিত বিবেচনা না করেই তার অনুসরণ তার করে দেয়। বরং তারা আলাহ ও রস্লের কথাকে সতা ও উত্তম দেখার পর তার অনুসরণ করেছে। এর ফলশুনতিতে আয়াতের শেষাংশে তাদেরকৈ او لو الألباب তথা বোধশন্তি সম্পন্ন খেতাব দেওর। হয়েছে। এর দৃশ্টান্ত কোরজানের মধ্যেই তওরাত সম্পর্কে হয়রত মূসা (স্থা)-কে প্রদন্ত আদেশের ভেতরে রয়েছে। বলা হয়েছেঃ

সমল তওরতি ও তার বিধি-বিধান বোঝানো হয়েছে। আলোচা আয়াতেও তেমনি
ত অর্থ কোরঅন এবং الحسن الحديث অর্থ সমল কোরআনের অনুসরণ। গরবতী
এক আয়াতে একেই, الحسن الحديث বলা হয়েছে। এই তফসীর অনুযায়ী কেউ
কেউ আয়ও বলেন যে, কোরআন পাকেও অনেক ত (ভাল) ও ত ি বলা হয়েছে।
এই তফসীর বিধান রয়েছে। উদাহরণত ল্লিভোগ নেওয়া ও কমা করা উভয়টি ভায়েয়,
কিত কমা করা উভয় ও শ্রেয় বলা হয়েছে

বাগারে কোরআন মানুষকে বৈধ দুটি পছার বে কোন একদিক অবলছন করার কমতা
দিয়েছে। কিত্ত তয়বো একটি গছাকে উভয় ও শ্রেচ বরেছে; যেমন,

ভারত ভারত ভারত বাংগারে বাংগানতা দিয়েছে, কিন্ত বাংগান্থকতার উপর আমল করাকে উত্তম বলা হয়েছে। অতএব আরাতের মর্মার্থ দাঁড়াল্ছে এই যে, এসব লোক ক্লেড্রোনার সার্থনেতার বিধানও গুনে বাংগান্থকতাও গুনে, ক্লিড্র অনুসরণ করে বাংগান্থকতার উপর এবং তাল প্রত্নি দু'পত্বার মধ্য থেকে তাল বিধানও বিধানও তাল বিধানও গুনে বাংগান্থকতার উপর এবং তাল বিধানও তাল বিধান বিধানও তাল বিধানও তাল বিধানও তাল বিধানও তাল বিধানও তাল বিধানও তা

অনেক তফসীরবিদ একেরে گو --এর অর্থ নিরেছেন সাধারণ মানুষের কথা-বার্জা, এতে তওবীদ, দিরক, কুফর, ইয়লাম, সত্য, মিথ্যা ইত্যাদি সর রক্ষ কথারার্জাই অনুষ্ঠ । এ তৃফসীর অনুষায়ী আয়াতের অর্থ এই যে, যারা কাফির, মুমিন, সত্য-মিথ্যা ও ভাল-মন্দ নিবিশেষে সব কথাই খনে, কিন্ত অনুসর্গ উভমুন্তিরই করে, তওহীদ ও শিক্ষকর কথা খনে তওহীদের অনুসরণ করে এবং স্তা ও মিথ্যা কথা অনে সভ্যের অনুসরণ করে। সভ্যেরও বিভিন্ন স্তর থাকলে সর্বোদ্তম স্থরের অনুসরণ করে। এ কারণেই তাদেরকে দুটি বিশেষণে বিশেষিত কর। হয়েছে। এক অর্থাৎ তাদেরকে আলাহ্ হিদায়েত দান করেছেন, ফলে বিভিন্ন প্রকার কথা তান বিভান্ত হয় না। দুই— وُلُو الْأَلْبَابِ অর্থাৎ তারাই বুদ্ধিনান। বস্তুত ভাল-মন্দ ও সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করাই বুদ্ধির কাল্প।

তাই বলা হয়েছে যে, আলোচ্য আয়াত আমর ইবনে নুফায়েল, আবু যর গিফারী ও সালমান ফারসী (রা) প্রমুখ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। আমর ইবনে নুফায়েল জাহেলিয়াত যুগেও শিরক ও মূতি পূজাকে ঘৃণা করতেন। আবু যর গিফারী ও সালমান ফারসী মুশরিক, ইহদী, খুস্টান ইত্যাদি ধর্মাবলঘীদের কথাবার্তা তনে ও তাদের রীতিনীতি আচার-আচরণ পরখ করার পর ইসলামকেই গ্রহণ করেছেন।—(কুরতুবী)

النه تران الله انزل مِن التَّعَاءِ مَاءً فَسَكُلُهُ يَنَابِنِيمَ فِي الْاَرْضِ ثُمُّ يَغِوْرِجُ رِبِهِ وَنَهَا مُخْتَلِقًا الْوَانَة ثُمُ يَهِيهُ فَكَرَادُ مُضِفَّا اثْمُ يَجْعَلُهُ حُطَامًا اللهِ فَخُرجُ رِبِهِ وَنَهَا مُخْتَلِقًا الْوَانَة ثُمُ يَهِيهُ فَكَرَادُ مُضِفَّا اثْمُ يَجْعَلُهُ حُطَامًا اللهِ فَخُر دَاللهِ فَيْ وَلِي لَوْرِقِنَ تَرْبِهِ وَفَوْيُلُ لِلْفِيسِيةِ قُلُوْبُهُمْ مِن لِللهِ سَلَاهِ وَهُو عَلَى نُورِقِن تَرْبِهِ وَفَوْيُلُ لِلْفِيسِيةِ قُلُوبُهُمْ مِن لِللهِ سَلَاهِ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ يَكُونُهُمْ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

(২১) তুমি কি দেখনি বে, জালাহ জাকাশ থেকে গানি বর্ষণ করেছেন, জতপর সে গানি বর্মীনের বর্ণাসমূহে প্রবাহিত করেছেন। এরপর তশ্বীরা বিভিন্ন রডের ফর্সল উৎপল্ল করেন, জতপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তোমরা তা পীতবর্গ দেখতে গাও। এরপর জালাই তাকে বড়-কুটায় পরিপত করে দেন। নিন্দয় এতে বুদ্ধিমানদের জন্য উপদেশ রয়েছে। (২২) জালাহ যার বক্ষ ইসলামের জন্য উপদুক্ত করে দিয়েছেন, জতপর সে তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে জাগত জালোর যাঝে রয়েছে, সে কি তার

সমান, যে এরপ নয় ঃ যাদের অভর আরাই্র কর্মেরের ব্যাগারে কঠেরি, তাদের জন্য দুর্ভোগ। তারা সুস্পট গোমরাহীতে রয়েছে। (২৩) আরাহ্ উত্তম বাণী তথা কিতাব নামিল করেছেন, যা সামজস্যপূর্ণ, পুনঃ পুনঃ পঠিত। এতে তাদের লাম কাঁটা দিয়ে উঠে চামড়ার উপর, যারা তাদের পালনকর্তাকে ভল্ল করে, এরপর তাদের চামড়া ও অভর আরাহ্র সমরণে বিনয় হয়। এটাই আরাহ্র প্রনির্দেশ, এর মাধ্যমে ভারাহ্ যাকে ইচ্ছা প্রস্তদর্শন করেন। আর আরাহ্ যাকে গোমরাহ্ করেন, তার কোন প্রথিদিশিক নেই।

## তব্দসীরের সার-সংক্ষেপ

(হে সম্বোধিত ব্যক্তি,) তুমি কি এ বিষয়টি লক্ষ্য করনি যে, আলাহ্ তা'আলা আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, অতপর তাকে ষমীনের রঞ্জে ( অর্থাৎ সেসব অংশে) পৌছিয়ে দেন (ষেখান থেকে পানি নির্গত হয়ে কুপ ও ঝর্ণার আকারে বের হয়ে জাসে।) তারপর (যখন তা নির্গত হয়, তখন) ওঁন্দারা শস্য উৎপন্ন করেন যা বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। তারপর সে শস্যসমূহ সম্পূর্ণ গুকিয়ে যায়। ফলে তোমর। সে**ওলোকে প্রী**ত বর্ণের দেখতে পাও। অতপর (আলাহ্ তা'আলা) সেপ্তলৈ।কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেন। এ (বিষয়গুলোতে) বুদ্ধিমানদের জন্য বিরাট শিক্ষা রয়েছে ( যে, ছবছ এমনি অবস্থা মানুষের পাথিব জীবনের। অর্থাৎ নিঃশেষ হয়ে যাওয়া। কাজেই এতে নিৰিষ্ট হয়ে গিয়ে অনৰ সুখ-শ্বন্ধি থেকে বঞ্চিত থাকা এবং সীমাহীন বিপদ মাধার চাপিয়ে নেওয়া নিতাতই বোকামীর কাজ। যদিও আমাদের বর্ণনা যথেক্ট অনভারপূর্ণ, কিন্তু তবুও লোতাদের মধ্যে পার্নস্থারিক বিপুল পার্থকা রয়েছে।) কাজেই ষার বুক ইসলামের জন্য (অখাঁৎ ইসলাম কবুল করার জন্য) আল্লাহ্ তা আলং খুলে দিয়েছেন (অর্থাৎঃইসলামের মূল বিষয়ে ভার নিশ্চিত বিশ্বাস হয়ে গেছে) এবং সে খীয় পরওয়ারদিগারের (দেওয়া) নূর ( জর্থাৎ হিদায়েতের দাবির ) উপর (চলছে) রয়েছে (অর্থাৎ বিশ্বাস ছাপন করার পর সেমতে কাজ করতে গুরু করেছে) সে এবং সংকীর্ণছদের ব্যক্তিরা কি সমান ( যাদের কথা পরে বলা হচ্ছে)? সুতরাং যে মুম্ভ লোকের অত্তর আলাহ্র যিকর দারা ( য়াতে হকুম-আহ্কাম 🔒 ভীতি প্রদর্শন প্রভৃতি সবই অন্তভু্জি) প্রভাবিত হয় না (অর্থাৎ যারা ঈমান আনে না) তাদের জন্য (কিয়ামতে) রয়েছে বড়ই মন্দ পারণতি। (আর দুর্নিয়াতেও) এরা প্রকাশা পথপ্রটেডায় (বন্দী) রয়েছে 🖰 (পরবর্তীতে উল্লিখিত 'নূর' ও 'যিক্র'-এর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ) আল্লাহ্ তা'আলা বড়ই উত্তম কালাম (অর্থাৎ কোর-আন) অবতীর্ণ করেছেন যা এমন এক কিতাব যে, (গঠনের অনন্যতা এবং অর্থের ষথার্থতার দিক দিয়ে ) পারস্গারিক সামজস্যপূর্ণ ( এবং যার ভেতরে মানুষের বোঝার जना अमन असाजनीय किंदू विषय तस्य है। वात्रवात भूनतात्र राहाई। (समन, জালাহ্ বলেছেন ঃ - ু لَقَدْ صَرَّ فَنَا - - । মাতে উপকারিতা, তাকীদ এবং দ।বি প্রতিচার সাথে সাথে প্রতিটি ক্ষেক্সে উদ্দিত্ট ব্যক্তির ফানয়ের বিশেষ বিশেষ অনুরাগের প্রতিও লক্ষ্য ক্ষাই হয়েছে। তথু পুনরাত্তিই উদ্দেশ্য নয়। আর এর 'মাসানী' হওয়া অর্থাৎ বার বার পুনরাত্ত হওয়াই এর প্রমাণ যে, এটি পথপ্রদর্শকও বটে। ফল্বারা সেসব লোকের শরীর কেঁপে উঠে যারা নিজেদের পালনকর্তাকে ভ্রম করে। (এটি ইবিত হল ভয়ের, যদিও ভা অভরে হয়। শরীরে তার কেন্দ্র প্রতিক্রিয়া হয় না এবং সে ভয় ভান ও ইমানগভ হয়, প্রকৃতি ও যভাবগত হয় না।) তারপর তাদের দেহ ও অভর বিনম্ভ হয়ে আজাহ্র মিক্রের (অর্থাৎ আজাহ্র কিলাবের উপর আমল করার) প্রতি আফুল্ট হয়ে বায়। (অর্থাৎ ভীত হয়ে দৈহিক ও আভরিক আমলসমূহ আনুগত্য ও বিনম্রতার সাথে সম্পাদন করে। এবং) এটি (কোরআন) হল আলাহ্র হিদায়েত। যাকে তিনি ইছা করেন তার জন্য একে হিদায়েত লাভের উপায় করে দেন। (য়েমন, এই মার ভীত লোকদের অবস্থা শোনানো হল।) আর আলাহ্ মাকে পথপ্রলট করতে চান কেউ তার পথপ্রদর্শক নেই।

## অনুষ্ঠিক ভাতব্য বিষয়

ভূমি থেকে নির্গত ঝর্গা। উদ্ধেশ্য এই যে, আকাল থেকে পানি বর্ষণ করাই এক রজ্ব নিরামত, কিন্তু একে ভূগর্ভে সংরক্ষিত করার ব্যবহা না করা হলে মানুষ তল্কারা কেরল বৃশ্চির দিনে অথবা এর অব্যবহিত পরে করেকদিন উপকৃত হতে পারত। অথচ পানিক অগর নাম জীক্ষা। পানি বাতীত মানুষ একদিনও বাঁচতে পারে না। তাই আলাহ্ তা'আলা কেবল এ নিরামত নাখিল করেই ক্লান্ত হন নি, একে সংরক্ষিত করার জনাও বিসমরকর ব্যবহা প্রহণ করেছেন। কিছু পানি তো ভূমির গর্ভে, চৌবাচ্চায় ও পুরুরসমূহে সংরক্ষিত হয়ে যায় এবং অনেক বড় ভাঙারকে বরফে পরিপত করে পর্বতের চূড়ায় তুলে রাখা হয়। কলে পানি পঁচে যাওয়ায় ও দুখিত হওয়ার সভাবনা খাকে না। অতপর সে বরফ আন্তে আন্তে গলে পর্বতের শিরা-উপশিরার গথে ভূমিতে নেমে আসে এবং হানে হানে ঝর্গার আকারে আপনা-আপনি নির্গত হয়। এরপর নদীনীলার জাকার যারণ করে সমতল ভূমিতে প্রবাহিত হতে থাকে।

هِ शांनि निकामन वाज्यशांत भूर्ग विवत्रण कांत्रखांत भारक मृत्राह्म सूर्श्वनुहन्त्र وَ اَنَّا عَلَى ذَ هَايٍ بِكَ لَعَا َ وَ وَ اَنَّا عَلَى ذَ هَايٍ بِكَ لَعَا َ وَ وَ اَنَّا عَلَى ذَ هَايٍ بِك عَامَ مَا اللهُ عَلَى الله

ক্রমার তার উপর হওয়ার সময় এবং পাকার সময় তার উপর
বিজ্ঞান রঙ বিবতিত হতে থাকে। যেহেতু সব রঙই বিবর্তনশীল ও নিতানতুন ভূাই

শব্দটিকে বাকরণিক নিয়মে الله (বর্তমানকাল বাচক) প্রয়োগ করে এদিকে ইনিত করা হয়ৈছে।

वशार शानि वर्ग, जांक —إنَّ فِي ذُلِكَ لَذِ ثُرِى لِا وَلِي الْاَلْبَانِ

সংরক্ষিত করে মানুষের কাজে লাগানো, তন্দারা নানা রকমের উদ্ভিদ ও ব্লক্ষ উৎপ্রম করা, বৃক্ষের উপর দিয়ে বিভিন্ন রঙের বিবর্তনের পর তা ওকিয়ে খাদ্যশৃস্য আলাদা এইং ভূষি আলাদা হওয়া এসব বিষয়ের মধ্যে বুদ্ধিমানদের জন্য জনেক উপদেশ রয়েছে। এওলো আলাহ্র মহান কুদরত ও প্রভার দলীল। এওলো দেখে মানুষ নিজের সৃষ্টির রহস্যও অবগত হতে পারে, যা স্লাচ্টাকে চিন।র ও জানার উপায় হতে পারে।

جه شرج مِ أَفَمَنُ شَرَحَ اللهِ مَدْرَكُا لِلْا شَلَامِ نَهُوعَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّع

শাবিক অর্থ উন্মুক্ত করা, ছড়ানো ও প্রশন্ত করা। বক্ষ উন্মোচনের অর্থ অন্তরের প্রশন্ততা। এর উদ্দেশ্য অন্তরে এরপ যোগ্যতা থাকা যে, আল্লাহ্র সৃষ্টিগত নিদর্শনা-বলী—আকাশ, পৃথিবী ও মানব সৃষ্টি ইত্যাদিতে চিন্তা-ভাবনা করে শিক্ষা ও উপকার লাভ করতে পারে এবং অবতীর্ণ কিতাব ও বিধি-বিধানে চিন্তা-ভাবনা করে লাভবান হতে পারে। এর বিপরীতে আসে অন্তরের সংকীর্ণতা قسارت قلب و قال القا سيق قلو بهم আয়াতে এবং এছলের يَجْعَلُ مَنْ رَكَ فَيْنَا حَرْبُا

ইযরত আবদুরাহ্ ইরনে মসউদ বর্ণনা করেন, রস্কুরাহ্ (সা) আমাদের সামনে বিশ্বিত আবদুরাহ্ ইরনে মসউদ বর্ণনা করেন, রস্কুরাহ্ (সা) আমাদের সামনে বিশ্বিত আরাতখানি তিলাওরাত করলে আমরা তিখা তথা তথা বক্ষ উন্মোচনের অর্থ জিভেস করলাম। তিনি বললেনঃ সমানের নূর মানুমের অত্তরে প্রবেশ করলে অত্তর প্রশন্ত হয়ে যায়। ফলে আরাহ্র বিধি-বিধান হাদয়সম করা এবং সে অনুষারী আমল করা তার পক্ষে সহজ হয়ে যায়। আমরা আর্য করলাম। ইয়া রস্কুরাহাহ্ এর অক্ষণ কিং তিনি বললেনঃ

الانابة الى دارالخلود والتجاني من دار الغرور والقاهب للموت تبل نزولة

এর লক্ষণ হল্ছে, চিরছায়ী বাসছানের প্রতি অনুরাগী হওয়া, ধোকার বাসছান (অর্থাৎ পুনিয়ায় আনন্দ-কোলাহল) থেকে দূরে সরে থাকা এবং মৃত্যু আসার পূর্বেই মৃত্যুর প্রতিভাষণ করা——(রাহল মা'আনী)

### www.eelm.weebly.com

আলোচ্য আয়াতটি এক প্রথার্থক শব্দ দিয়ে গুরু করা হয়েছে। এর অর্থ এই যে, যে ব্যক্তির অন্তর ইসলামের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে এবং সে তার পালনকর্তার তদ্মক থ্লেকে আগত নূরের আলোকে কুর্ম সম্পাদন করে, সে কি সে ব্যক্তির সমান, যে সংকীর্ণ অন্তর ও কঠোরপ্রাণ? এর বিপরীতে কঠোরপ্রাণ ব্যক্তির উল্লেখ পরবর্তী আরুতে ক্রা হয়েছে।

শব্দের অর্থ কঠোরপ্রাণ হওয়া. কারও আজি দারাদ্র মিকির ও বিধানাবলী থেকে কোন প্রভাব কবুল করে না।

बत न्ववर्ग जाताल ألله نَزَّلَ آحُسَنَ الْعَدِ بِيُثِ كِنَا بُا مُّنَشَا بِهَا مُّنَانِي

আলাহ্ ড়া'আলার প্রিয় বান্দাদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল 🙂 🗝 🖳

তথা উত্তম বাণী। هج هج الحديث الحديث তথা উত্তম বাণী। هج هج هج الحديث الحديث والحديث و

নর্ম হলে ক্রার্। হষরত আস্মা বিনতে আবু বকর (রা) বলেন, সাহাবালে কিরামের সাধারণ অবহা তাই ছিল। তাঁদের আমনে কোরআন ক্পাঠ করা হলে তাঁদের চক্ষ্ অশুনপূর্ণ হলে ক্ষেত্র এবং দেহের লোম নিউল্লে উঠত। কুব্রতুবী)

ক্রেব্র আবদুরাহ্ ইবনে আব্যাসের রেওয়ায়েতে রসূলুর।হ্ (সা) বরেন ঃ, আরাহ্র জয়ে যে বাদার লোম শিউরে উঠে, আরাহ্ তার দেহকে আগ্নের জুন্য হারাম করে দেন।——(কুরতুবী)

(২৪) যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন তার মুখ দারা অওড ভাষাব ঠেকাবে এবং এরূপ ভালিমদেরকে বলা হবে, তোমরা যা করতে, তার হাদ ভাষান কর,—রে কি তার সমান, যে এরপ নয়? (২৫) তাদের পূর্বতীরাও মিথারোপ ক্রেছিল, ফলে, তাদের কাছে ভাষাব এমনভাবে আমল যা, তারা করনাও করত না। (২৬) অতপর ভারাব তাদেরকে পাথিব ভীবনে লাল্ছনার হাদ ভাষাদন করালেন, আর পরকালের ভাষাব হবে ভারও ওরুতর—যদি তারা জানত! (২৭) আমি এ কোরভানে মানুষের জন, সব দৃশ্টাবহ বর্ণনা করেছি, যাতে তারা জন্ধাবন করে। (২৮) ভারবী ভাষার এ কোরভান বরুতামুক্ত, যাতে তারা সাবধান হয়ে চলে।

### **एकजीरहरू जन्त-जश्रक**ण

যে ব্যক্তি নিজের মুখকে কিয়ালতের দিন কঠোর আযাবের চাল করে দেবে, এরাপ কালিমদেরকে বলা হবে যে, ছোমরা যা করতে, (এখন) তার খাদ আখাদন করা সেকি তার সমান হতে, পারে, বে এরাপ নয়? (কাকিবুরা যেন এসর আযাব অস্ত্রীকার না করে। কেননা,) তাদের পূর্বব্রীরাও (সতাকে নিম্মা বলেছিল, ফুলে তাদের কাছে আয়াব এইনভাবে ক্রিয়া বলেছিল, ফুলে

তাদের পাঞ্চিব জীবনেও লাল্ছনার বাদ আবাদন করিরেছেন। (ভূগর্ভে বিনীন হওরা, মুখনওল বিকৃত হওরা, আকাল থেকে প্রস্তর বর্ষণ ইত্যাদি আবাবের মাধ্যমে তারা দুনিয়াতে লাল্ছিত হয়েছে।) আর পরকালের আবাব (হবে) আরও ওরুতর—যদি তারা জানত! (উপরে ১০০০ বিলি এবং কেউ হয় না। পরের আয়াতে বলা হয়েছিল যে, কোরআন তান কেউ প্রভাবাল্রিত হয় এবং কেউ হয় না। পরের আয়াতে বলা হয়েছে যে, বারা প্রভাবাল্রিত হয় না, তাদের মধ্যে যোগাতা ও প্রতিভার অভাব রয়েছে। নতুবা কোরজান সবার জনাই সমান প্রভাবালার। এতে কোন রুটি নেই।) আমি মানুষের (ফিল্রেজের) জনা এ কোরজানে সর্বপ্রকার (জব্রুরী) বিষয়বন্ত বর্ণনা করেছি, মাতে তারা উন্দেশ গ্রহণ করে। (এর অবহা এই যে,) এটা আরবী ভাষার কোরআন, এতে সামান্ত বরুতা নেই বাতে তারা (এসব সতা ও পরিজার বিষয়বন্ত তনে) ভয় করে। (ইলারেতনামা হওয়ার জন্য অত্যাবশ্যকীয় গুণাবলী কোরআনে সমিবেলিত রয়েছে। এর বিষয়বন্ত সজ্য ও সুক্ষতী। এম ভাষাও আরবী, বা আরবের লোকেরা প্রভাকতাবৈ বুমতে-সক্ষম। এরপর তাদের মাধ্যমে জন্যদের প্রকৃত বোঝা সহজ। মোটকথা, এই হিদারেতরাছ কোন রুটি নেই। কারও মধ্যে ক্রুল করার বোগ্যতা না থাকলে তার কি প্রতিকার।)

### আনুবলিক ভাতৰা বিবন

अठ क्षेत्र क्षेत्रां निवस वर्गना कता श्रासह ।

দুনিয়াতে মানুষের অভ্যাস এই যে, কোন কল্টদায়ক বিষয়ের সম্মুখীন হলে মানুষ তার মুখনভাকে বাঁচানোর জন্য হাত ও পা-কে টালর্রপে ব্যবহার করে। কিন্ত জাহালামীর। হাত-পারের খারা প্রতিরক্ষা করতে সক্ষম হবে না। তাদের আযাব সরাসরি তাদের মুখনভালে পভিত হবে। সে প্রতিরক্ষা করতে চাইলে মুখনভাকেই ঢাল বানাতে পারবে। কেননা তাকে হাত-সা বাঁধা অবস্থায় জাহালামে নিক্ষৈপ করা হবে। — (নাউশুবিল্লাই)

তক্ষসীরবিদ 'আতা ইবনে যায়েদ ব্রেন, জাহান্নানীকে জাহান্নানুমে হাত-পা বেঁধে ইিচড়ে নিক্ষেপ করা হবে।—(কুরতুবী)

صَرَبُ اللهُ مَثَلًا رَجُلُا وَيْهِ شُرَكًا ءُ مُتَشَّكُونَ وَرَجُلًا سَلَبًا لِمُرَاكِمُ مُتَشَكِّمُ اللهُ مَثَلًا وَيَهِ شُرَكًا ءُ مُتَشَكِّمُ اللهُ مَثَلًا وَالْحَيْدُ وَلَيْ الْحَيْدُ وَلَا الْحَيْدُ وَلَا الْحَيْدُ وَلَا الْحَيْدُ وَلَا اللهُ ال

جَاءَةُ النَّسَ فِي جَهَنَّمُ مَثُوًى لِلْكَافِرِينَ ﴿ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَنَقَ بِهَ النَّكَ هُمُ النَّتَقُونَ ﴿ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهُمُ فَإِلَاكَ هُمُ النَّتَقُونَ ﴿ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهُمُ فَإِلَاكَ هُمُ النّتَقُونَ ﴿ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهُمُ فَإِلَا اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْهُمُ السَّوَا الّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَا اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولِكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولِكُولُولُولِكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولِكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُكُولُولُهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُولُولُكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُكُولُولُولُولُولُولُكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُكُ الللّهُ اللّهُ ال

(২৯) জারাহ্ এক দুল্টান্ত বর্ণনা করেছেন ঃ একটি লোকের উপর পরল্পর-বিরোধী জনেক কয়জন মালিক রয়েছে, আরেক ব্যক্তির প্রভু মার একজন—তাদের উভয়ের অবহা কি সমান ? সমন্ত প্রশংসা আয়াহ্র। কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না। (৩০) নিশ্চর তোমারও মৃত্যু হবে এবং তাদেরও মৃত্যু হবে। (৩১) জতপর কিয়ামতের দিন তোমরা সবাই তোমাদের পলেনকর্তার সামনে কথা কাটাকাটি করবে। (৩২) যে ব্যক্তি আয়াহ্র বিরুদ্ধে মিথ্যা বলে এবং তার কাছে সত্য আগমন করার পর তাকে মিথ্যা সাব্যন্ত করে, তার চৈয়ে অধিক জালিম আর কে হবে? কাফিরদের বাসহান জাহালামে নয় কি? (৩৩) বারা সত্য নিয়ে আগমন করেছে এবং সত্যকে সত্য মেনে নিয়েছে তারাই তো আয়াহ্তীক। (৩৪) তাদের জন্য পালনকর্তার কাছে তাই রয়েছে, ক্রিয়ার চাইবে। এটা সংক্রমীদের পুরক্তার, (৩৫) যাতে আয়াহ্ তাদের মন্দ

#### তফসীরের সার-সংক্রেপ

আল্লাহ্ তা'আলা (তওহীদপন্থী ও মুদরিক সম্পর্কে) একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন; এক (গোলাম) ব্যক্তিতে করেকজন অংশীদার, যারা পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবাপয়, আরেক ব্যক্তি পুরোপুরি একজনেরই (গোলাম)—তাদের উভয়ের অবস্থা কি সমান? (বলাবাহলা, উভয়ে সমান নয়; প্রথম ব্যক্তি বিপদপ্রস্থা। সে বুঝে উঠতে পারে না যে, কোন্ প্রভুর আদেশ মানবে এবং কোন্ প্রভুর আদেশ মানবে না। দিতীয় ব্যক্তি আরামে রয়েছে। তার সম্পর্ক এক প্রভুর সাথেই। সূতরাং প্রথমোক্ত ব্যক্তি মুদরিক। সে সর্বদা দোদুল্যমান অবস্থায় থাকে। কখনও আল্লাহ্র দিকে এবং কখনও মূতিবিশ্রহের দিকে ছুটাছুটি করে। মূতিদের মধ্যেও এককে নিয়ে সন্তন্ত থাকে—না, কখনও এক মূতির আবার কখনও অন্য মৃতির পূজা করে। কাফিররাও উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর এছাড়া দিতে পারবে না যে, অনেক প্রভুর যৌথ গোলামের ওধু বিপদই বিপদ। তাই তাদের জন্য দলীল পূর্ণ হয়ে গেছে। দলীলের এই পূর্ণতার কারণে বলা হয়েছে ক্লাক্রামণু লিলাহ্' সত্য প্রমাণিত হয়ে গেছে। কিন্তু এর পরও তারা করুল করে না।

কেননা, তাদের অধিকাংশই বোঝে না ( এবং বোঝার ইচ্ছাও করে না। অতপর কিয়া-মতের সর্বশেষ ক্ষয়সালার উল্লেখ করা হয়েছে। এ ক্ষয়সালা থেকে কেউ গা বাঁচাতে পারবে না। মৃত্যু হলো পরকালে পৌছার ভূমিকা ও পথ। তাই আগে মৃত্যুর প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, হে পয়গম্বর, যদি তারা দুনিয়াতে কোন ফয়সালা না মানে, তবে আপনি চিত্তিত হৰেন না। দুনিয়া থেকে) আপনিও মৃত্যুবরণ করবেন এবং তারাও মৃত্যুবরণ করবে। অতপর কিয়ামতের দিন তোমরা (উভয় পক্ষ) তোমাদের পালনকর্তার সামনে (নিজ নিজ) মোকদ্দমা পেশ করবে। (তখন কার্যত ফয়সালা হয়ে যাবে। পরবতী আয়াতে এর বর্ণনা রয়েছে। ফয়সালা হবে এই যে, মূতি উপাসকরা জাহায়ামের শাস্তি ভোগ করবে এবং স্তাপছীরা মহা পুরস্কারে পুরস্কৃত হবে। বলা বাহল্য,) যে ব্যক্তি আল্লাহ্র বিরুদ্ধে মিথ্যা বলে (অর্থাৎ আল্লাহ্র সাথে অন্যকেও শরীক করে) এবং সত্য (অর্থাৎ কোরআন) তার কাছে (রসূলের মাধ্যমে) আসার পরও তাকে মিথাা সাব্যস্ত করে, তরে চেয়ে অধিক জালিম ( ও অসত্যের পূজারী) আর কে হবে? (সে যে জালিম এবং আয়াবের যোগ্য, তা বুলাই বাহুল্য। বস্তুত বড় আয়াব হচ্ছে জাহান্নামের আয়াব। অতএব) এহেন কাফিরদের আবাসস্থল (কিয়ামতের দিন) জাহান্নামে নয় কি? (পক্ষান্তরে) যারা সতা নিয়ে (আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অথবা রস্লের পক্ষ থেকে মানুষের কাছে) আগমন করেছে এবং (নিজেরাও) সত্যকে সত্য হিসাবে মেনে নিয়েছে, (অর্থাৎ যারা সত্যবাদী এবং সত্যায়নকারী ষেম্ম প্রথযোজনা মিধ্যাবাদী এবং মিখ্যা সাব্যস্তকারী ছিল ) তারাই আক্লাহ্ভীরু। (তাদের ক্ষয়সালা এই যে,) তাদের জন্য তাদের পালনকর্তার কাছে তাই রয়েছে যা তারা চাইবে। এটা সৎকর্মীদের পুরস্কার, (এজনা), যাতে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মন্দকর্মসমূহ মার্জনা করেন এবং তাদের উত্তম কর্মের বিনিময়ে তাদেরকে সওয়াব দান করেন।

## আনুষ্টিক জাতব্য বিষয়

अवर مَيْتُ وَ إِنَّهُمْ مَيْتُونَ अवर وَ إِنَّهُمْ مَيْتُونَ

1.73

যে অতীত কালে মরে গেছে, তাকে ত্রুল বলা হয়। আলোচ্য আয়াতে রস্লে করীম (সা)-কে উদ্দেশ করে বলা হয়েছে, আপনিও মৃত্যুবরণ করবেন এবং আপনার শন্তুমিন্ত্র সবাই মৃত্যুবরণ করবে। এরপ বলার উদ্দেশ্য সবাইকে পরকাল চিন্তায় মনোযোগী করা এবং পরকালের কাজে আত্মনিয়োগে উৎসাহিত করা। প্রসঙ্গত একথাও বলে দেওয়া উদ্দেশ্য যে, সৃল্টির সেরা এবং পয়গদ্বরকুলের মধ্যমণি হওয়া সত্ত্বেও রস্লুলাহ্ (সাং) মৃত্যুর আওতাবহিত্তি নন, যাতে তাঁর ইন্তিকালের পর মানুষের মধ্যে এ বিষয়ে বিরোধ সৃল্টি না হয়।—(কুরতুবী)

हानातत स्रामानारण मचनूरमत हक किक्सान स्रामात कता हाव ? ثم اِنكم يوم

শব্দের মধ্যে মু'মিন, কাষ্ণির, মুসলমান, জালিম ও মযলুম সবাই অন্তর্জু ভা তারা সবাই নিজ নিজ মোকদ্দমা আল্লাহ্ তা'আলার আদালতে দায়ের করবে এবং আল্লাহ্ তা'আলা জালিমকে মযলুমের হক দিতে বাধ্য করবেন। বুখারীতে বণিত হযরত আবূ হরায়রার রেওয়ায়েতে রসূলুলাহ্ (সা)-র ধরন বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, কারও ষিশ্মায় কারও কোন হক থাকলে তার উচিত দুনিয়াতেই তা আদায় করা অথবা ক্রমা নিয়ে মুক্ত হয়ে যাওয়া। কেননা, পরকালে দীনার-দেরহাম থাকবে না যে, তা দিয়ে হক আদায় করা যাবে। সেখানে জালিম ব্যক্তির কিছু সৎকর্ম থাকলে তা জুলুমের পরিমাণে তার কাছ থেকে নিয়ে মযলুম ব্যক্তিকে দিয়ে দেওয়া হবে। তার কাছে কোন সৎকর্ম না থাকলে

মষলুমের গোনাহ্ তার ঘাড়ে চাপিরে দেওয়া হবে।

সহীহ্ মুসলিমে আবু হরায়রা (রা) থেকে বণিত আছে যে, রস্লুয়াহ্ (সা) এক দিন সাহাবায়ে কিরামকে প্রয় করলেন, তোমরা কি জান, নিঃয় কে? তাঁরা আয়য় করলেন, ইয়া রস্লায়াহ্, আমরা তো তাকেই নিঃয় মনে করি, য়ার কাছে নগদ অর্থ-কড়ি এবং প্রয়োজনীয় আসবাবপয় নেই। তিনি বললেনঃ আমার উল্মতের মধ্যে সত্যিকার নিঃয় সে ব্যক্তি, যে কিয়ামতের দিন অনেক নামায়, রোয়া ও হজ্জ-যাকাত ইত্যাদি নিয়ে উপছিত হবে, কিন্ত দুনিয়াতে সে কাউকে গালি দিয়েছিল, কারও বিরুদ্ধে অপবাদ রটনা করেছিল, কারও অর্থ-কড়ি অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করেছিল, কাউকে হত্যা করেছিল এবং কাউকে প্রহার করে দুঃখ দিয়েছিল—এসব ময়লুম সবাই আয়াহ্র সামনে তাদের য়ুলুমের প্রতিকার দাবি করবে।—কলে তার সৎকর্মসমূহ তাদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হবে। যদি তার সৎকর্ম নিঃশেষ হয়ে য়ায় এবং ময়লুমের হক্ত অবশিক্ট থাকে তবে ময়লুমের গোনাহ্ তার ঘাড়ে চাপিয়ে তাকে জাহায়ামে নিক্ষেপ করা হবে। অতএব এ ব্যক্তি সবকিছু থাকা সড়েও কিয়ামতে নিঃম্ব হয়ে য়াবে। সেই প্রকৃত নিঃয়।

তিবরানীতে বণিত আবু আইয়ুব আনসারীর রেওয়ায়েতে রসূলুয়াহ্ (সা) বলেন, আয়াহ্ তা'আলার আদালতে সর্বপ্রথম স্থামী ও স্ত্রীর মোকদ্দমা পেশ হবে। সেখানে জিহবা কথা বলবে না, বরং স্ত্রীর হাত-পা সাক্ষ্য দেবে যে, সে তার স্থামীর প্রতি কি কি দোষ আরোপ করত। এমনিভাবে স্থামীর হাত-পা সাক্ষ্য দেবে সে কিভাবে তার স্ত্রীর উপর নির্যাতন চালাত। অতপর প্রত্যেকের সামনে তার চাকর-চাকরানী উপস্থিত হবে এবং তাদের অভিযোগের ক্ষরসালা করা হবে। এরপর বাজারের যে সব লোকের সাথে তার কাজ-কারবার ও লেনদেন ছিল, তারা উপস্থিত হবে। সে কারও প্রতি জুলুম করে থাকলে তাকে তার হক দিতে বাধ্য করা হবে।

জুলুম ও হকের বিনিময়ে সবরকম জামল দেওয়া হবে কিন্তু ঈমান দেওয়া হবে না ঃ
তক্ষসীরে মযহারীতে লিখিত জাছে, ময়লুমের হকের বিনিময়ে জালিমের জামল দেওয়ার
অর্থ এই যে, ঈমান ব্যতীত জন্যান্য জামল দেওয়া হবে। কেননা, সব জুলুমই কর্মগত
গোনাহ্ কুফর নয়। কর্মগত গোনাহ্সমূহের শান্তি হবে সীমিত। কিন্তু ঈমান
একটি জসীম আমল, এর পুরস্কারও জসীম। অর্থাৎ চিরকাল জায়াতে বসবাস করা;
যদিও তা গোনাহ্র শান্তি ভোগ করা এবং কিছুকাল জাহায়ামে অবস্থান করার পরে
হয়। এর সারমর্ম এই য়ে, জালিমের ঈমান ব্যতীত সব সৎকর্মই যখন নিঃশেষ হয়ে
যাবে কেবল ঈমান বাকী থাকবে, তখন তার কাছ থেকে তা ছিনিয়ে নেওয়া হবে না,
বরং ময়লুমদের গোনাহ্ তার উপর চাপিয়ে হক জাদায় করা হবে। ফলে সে
গেনাহের শান্তি ভোগ করার পর অবশেষে জায়াতে প্রবেশ করবে এবং জনভকাল
সেখানে থাকবে। ময়হারীর বর্ণনা মতে ইমাম বায়হাকীও তাই বলেছেন।

اَلْيُسَ اللهُ بِكَافِ عَبْدَة فُونَكَ بِالنَّا يُنَ مِن مُونِهِ وَمَن يُضْلِ اللهُ فَكَالَهُ مِنْ مُونِي اللهُ وَمَن يُضْلِ اللهُ فَكَالَهُ مِنْ مُونِي اللهُ بِعَزِيْدِ ذِي اللهُ مِنْ مُونِي اللهُ اللهُ يَعْزِيْدِ ذِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ يَعْزِيْدِ وَكَالَا اللهُ يَعْزِيْدُ وَكَالَا اللهُ يَعْزِيْدُ وَكَاللّهُ اللهُ يَعْزِيدُ وَكَالْمُ اللهُ يَعْرَفُونَ الله وَلَا اللهُ يَعْرِفُونَ الله وَلَا الله يَعْرِفُونَ الله وَلَى الله الله الله الله يَعْرِفُونَ الله وَلَى الله وَالله الله وَالله وَلَى الله وَالله وَالله وَالله وَلَى الله وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ ا

7.

(৩৬) জারাহ্ কি ভাঁর বার্লার পক্ষে বংশন্ট নন? জখত তারা জাগনাকে আরাহ্র পরিবর্তে জনা উপাসদের ভর দেখার। জারাহ্ বাকে পোমরাহ্ করেন, তার কোন পথপ্রদর্শক নেই। (৩৭) জার জারাহ্ বাকে পথপ্রদর্শক করেন, তাকে পথপ্রদর্শক নেই। জারাহ্ কি পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ প্রহণকারী নন? (৩৮) যদি জাপনি তাদেরকে জিভেস করেন, আরমান ও যমীন কে সৃষ্টি করেছে? তারা অবলাই বলকে—জারাহ্। বলুন, তোমরা ভোজে দেখেছ কি, যদি আরাহ্ আমার জনিল্ট করার ইছা করেন, তবে তোমরা জারাহ্ বাতীত যাদেরকে ভাক, তারা কি সে অনিল্ট দ্র করতে পারবে? জথবা তিনি জামার প্রতি রহমত করার ইছা করেলে তারা কি সে রহমত রোধ করতে পারবে? বলুন, আমার পক্ষে জারাহ্ই যথেল্ট। নির্ভরকারীরা তারই উপর নির্ভর করে। (৩৯) বলুন, হে জামার কওম, ভোমরা তোমাদের জারগার কাল কর, জামিও কাল করছি। সম্বরই জানতে পারবে (৪০) কার কাছে অবমাননাকর আমার এবং চিরছারী শান্তি নেমে জাসে। (৪১) ভামি আপনার প্রতি সত্য ধর্মসহ কিতাব নাখিল করেছি মানুকের কল্যাণকরে। জঙ্গর বে সংগথে জাসে, সে নিজের কল্যাণের জন্যই জানে, আর বে পথর্লট হয়, সে নিজেরই জনিল্টের জন্য পথ্রচ্ট হয়, সে নিজেরই জনিল্টের জন্য পথ্রচ্ট হয়, সে নিজেরই জনিল্টের জন্য পথ্রচাট হয়। আপনি তাদের জন্য দায়ী নন।

प्राप्तको । १८५५

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আল্লাহ্ তা'আলা কি তাঁর বান্দার [অর্থাৎ বিশেষভাবে মোহাম্মদ (সা)–এর হিক্ষায়তের ] জন্য যথেল্ট নন? ( অর্থাৎ তিনি তো সবার হিকায়তের জন্যই যথেল্ট। এমতাবস্থায় তাঁর প্রিয় বান্দার হিষ্ণাযতের জন্য যথেক্ট হবেন না কেন?) বস্তুত তারা ( এম্নু নির্বোধ যে, খোদায়ী হিফাযতের ব্যাপারে অভ সেজে) আপনাকে আলাহ্ ব্যতীত মিখ্যা উপাস্যদের ভয় দেখায়। ( অথচ তারা নিস্পাণ ও অক্ষম। সক্ষম হলেও আলাহ্র মুকাবিলায় অক্ষমই হত। আসল ব্যাপার এই যে,) আলাহ্ যাকে পথ**লুট** করেন, তার কোনও পথ প্রদর্শক নেই, আর আল্লাহ্ যাকে পথপ্রদর্শন করেন তাকে <del>গ্রমুল্টকারী কেউ</del> নেই। ( অতপর আলাহ্র কুদরত বর্ণনা করে তাদের নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ করা হয়েছে যে,) আলাহ্ কি (তাদের মতে) পরাক্রমশালী (ও) প্রতিশৌধ গ্রহণকারী নন? ( কাজেই আপনাকে ভয় দেখানো নিবুঁদ্ধিতা নয় তো কি ে আশ্চর্ষের বিষয় যে, আল্লাহ্র কুদরত তারাও স্বীকার করে। সেমতে) আপনি যদি তাদেরকে জিভেস করেন যে, আসমান ও ষ্মীন কে সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে, আলাহ্। ( তাই) আপনি ( তাদেরকে) বলুন, ( তোমরা যখন আলাহ্কে একক স্রভটা খীকার কর, তখন) তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি আলাত্ আমাকে কোন কল্ট দেওয়ার ইচ্ছা করেন, তবে আল্লাহ্ ব্যতীত তোমরা যাদের পূজা কর তারা কি সে কল্ট দূর করতে পারবে? অথবা তিনি যদি আমার প্রতি রহমত করার ইচ্ছা করেন, তবে তারা কি সে রহম্ভ রোধ করতে পারবে? ( এতে আল্লাহ্র কুদরত প্রমাণিত হয়ে গেল।) আপনি বলুন, ( এতে প্রমাণিত হল যে, ) আমার জন্য আলাহ্ই যথেল্ট। নির্ভরকারীরা তাঁরই উপর নির্ভর করে। ( তাই আমিও তাঁরই উপর নির্ভর ও ভরসা করি এবং তোমাদের বিরোধিতা ও শন্তুতার আদৌ পরওয়া করি না। যেহেতৃ তারা এসব কথা তনেও তাদের ভাস্ক ধারণায় অটল, তাই আপনাকে সর্বশেষ জওয়াব এই শেখানো হচ্ছে যে,) আপনি বলুন, ( যদি এতেও তোমরা না মান, তবে তোমরাই জান,) তোমরা তোমা-দের অবস্থার কাজ করে যাও, আমিও (নিজের মতে) কাজ করছি। (অর্থাৎ তোমরা ষখন মিখ্যা পথ ত্যাগ করছ না, তখন জামি সত্য পথ ত্যাগ করব কেন? সম্বরই, ভোমরা জানতে পারবে সে ব্যক্তি কে, যার কাছে (দুনিয়াতে) অবমাননাকর আযাব আসে এবং ( মৃত্যুর পর ) চিরন্থায়ী শাস্তি নেমে আসবে। [ সেমতে দুনিয়াতে বদর <u>যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে তারা শান্তি পরেছে। এরথর পরকালে আসবে চিরন্থারী</u> আষাব। *এ*পর্যন্ত রস্বুল্লাহ (সা)-কে শরুদের ভীতি প্রদর্শন থেকে সাম্থনা দেওয়া হয়েছে অতপর কাষ্টির ও সাধারণ মানুষের প্রতি মহন্ধবোধের কারণে তাদের কুষ্টর ও অত্মীকার দেখে তিনি যে ব্যথা অনুভব করতেন, সেদিকে বক্ষ্য করে সাম্ফ্রনা দেওয়া হচ্ছেঃ] আমি আগনার প্রতি সত্যসহ এ কিতাব (মানুষের কল্যাণের) জন্য নামিল করেছি। (আপনার কর্ত্তব্য ওধু একে পৌছানো। এরপর) যে ব্যক্তি সৎপথে আসবে, সে নিজের কল্যাণের জন্যই আসবে, আর যে পথপ্রস্ট হবে, সে নিজেরই অনিল্টের জন্য পথব্রুট হবে। আপনি তাদের উপর ( এমন) তত্ত্বাবধায়ক নন (যে, তাদের পথদ্রষ্টতার কৈষ্টিয়ত আপনার কাছে তলব করা হবে। সুতরাং আপনি তাদের পথদ্রুটতা দেখে চিন্তিত হবেন কেন?)

## আনুষ্টিক ভাতব্য বিষয়

अंडें بَكَانِي مَبْدَلَةُ عَلَيْسَ اللَّهُ بِكَانِي مَبْدَلَةً — नांकितता अकवात त्रज्ञुन्नार् (जा) ও जाहावात्त

কিরামকে একথা বলে ভয় দেখিয়েছিল যে, যদি আপনি আমাদের প্রতিমাদের প্রতি বে-আদবী প্রদর্শন করেন, তবে তাদের কোপানল থেকে আপনাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না, তাদের প্রভাব খুব সাংঘাতিক। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং জওয়াবে বলা হয় যে, আলাহ্ কি তাঁর বান্দার পক্ষে যথেন্ট নন?

সেজনাই কোন কোন তফসীরবিদ এখানে বান্দার অর্থ নিয়েছেন বিশেষ বান্দা অর্থাৎ রসূলুরাহ্ (সা)। তফসীরের সার-সংক্ষেপে এ অর্থই অবলয়ন করা হয়েছে। অন্য তফসীরবিদগণ বলেন যে, এখানে যে-কোন বান্দা বোঝানো হয়েছে। এ আয়াতের অপর এক কিরআত হুঁ ক্রিক আছে। এ কিরামাত দিতীয় তফসীরের সমর্থক। বিষয়বস্তু স্বাবস্থায় ব্যাপক অর্থাৎ আল্লাহ্ তাঁর প্রত্যেক বান্দার জন্যই যথেল্ট।

শিক্ষা ও উপদেশ : وَيَضُوِّ نُو نَكَ بِا لَّذِينَ مِنْ دُو نَك — অর্থাৎ কাফিররা

www.eelm.weebly.com

100

আপনাকে ভাদের মিখ্যা উপাসকের কোপাননের ভয় দেখায়। *এ আ*রারাত পাঠ করে পাঠকবর্গ সাধারণত মনে করে যে, এটা আর কি, এতে রস্নুলাহ্ (সা)-র প্রতি কাঞ্চিরদের হমকি বর্ণনা করা হয়েছে মাছ। তারা এ কিষয়টি অনুধাবন করতে চেট্টা করে নামে, এতে আমাদের জন্য কি পথনির্দেশ রয়েছে। অথচ সুস্পত্ট ব্যাপার এই ষে, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে ভয় দেখিয়ে বলে, তুমি অমুক হারাম অথবা পাপ-কাজ না করলে তোমার উর্ধাতন কর্মকর্তা অথবা শাসকলেণী তোমার প্রতি রাগান্বিভ হবেন এবং তোমার ক্ষতি করবেন, এরূপ ভীতি প্রদর্শনকারী ব্যক্তিও এ আয়াতের অন্তর্ভু জে, যদিও সে মুসলমান হয়। আমাদের সমাজে এরাপ ঘটনার ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। অধিকাংশ চাকরির ক্ষেত্রে আল্লাহ্র বিধানাবলী অমান্য করবে, না অফিসার বর্গের কোপানলের শিকার হবে, এরূপ টানা-পড়েনের সম্মুখীন হতে হয়। আলোচ্য আয়াত তাদের সবাইকে নির্দেশ দিচ্ছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা কি তোমাদের হিফাযতের জন্য যথেল্ট নন? তোমরা খাঁটিভাবে আলাহ্র জন্য গোনাহ্না করার সংকল করলে এবং আলাহ্র বিধানাবলীর বিপক্ষে কোন শাসক ও কর্মকর্তার রক্তচক্ষুর পরওয়া না করলে আল্লাহ্র সাহায্য তোমাদের সাথে থাকবে। বেশির চেয়ে বেশি চাকরি নষ্ট হয়ে পেলেও আলাহ্ তা'জালা তোমাদের জীবিকার অন্য ব্যবস্থা করে দেবেন। নিজেই এ ধরনের চাকরি ছেড়ে দেওয়ার চেল্ট।য় থাকা মুসলমানের কর্তব্য। কোন উপযুক্ত জায়গা পেয়ে গেলে অনতিবিলম্বে এ ধরনের চাকুরী ত্যাগ করা উচিত।

<sup>(</sup>৪২) আরাহ্ মানুষের প্রাণ হরগ করেন তার মৃত্যুর সময়, আর যে মরে না, তার নিদ্রাকালে। অতপর যার মৃত্যু অবধারেত করেন, তার প্রাণ ছাড়েন না এবং অন্যদের ছেড়ে দেন এক নিদিস্ট সময়ের জন্য। নিশ্চয় এতে চিভাশীল লোকদের জন্য

নিদর্শনাবলী রয়েছ। (৪৩) তারা কি আলাহ্ ব্যতীত সুগারিশকারী গ্রহণ করেছে? বলুন তাদের কোন এখতিলার না থাকলেও এবং তারা না যুবালেও? (৪৪) বলুন, সমস্ত সুগারিশ আলাহ্রই ক্ষমতাধীন, আসমান ও যমীনে তারই সাম্রাজ্য। অতপর তারই কাছে ভোমরা প্রভাবতিত হবে। (৪৫) যখন ঘাঁটিভাবে আলাহ্র নাম উচ্চারণ করা হল, তখন বারা প্রকালে বিশ্বাস করে না, তাদের অভর সংকৃচিত হয়ে যায়, আর যখন আলাহ্ ব্যতীত অন্য উপাস্যদের নাম উচ্চারণ করা হয়, তখন তারা আনক্ষে উল্লেড হয়ে উর্জেড হয়ে উর্জেড হয়ে উর্জিড হয়ে উর্জেড হয়ে উর্জেড হয়ে উর্জেড হয়ে উর্জিড হয়ে উর্জেড হয়ে উর্জেড হয়ে উর্জেড হয়ে উর্জেড হয়ে উর্জেড হয়ে উর্জেড হয়ে উর্জেড

আন্ত্রাত্তা আনাই হরণ (অর্থাৎ নিশিক্রয়) করেন (সেসব) প্রাণ, (যাদের

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

মৃত্যুর সময় এসে গেছে।) তাদের মৃত্যুর সময় পুরোপুরিভাবে জীবনাবসান ঘটিয়ে আর ষাদের মৃত্যু আসেনি তাদের প্রাণও হরণ করেন তাদের নিদ্রার সময়। ( এই প্রাণ সম্পূর্ণ নিশ্ক্রিয় করা হয় না, এক প্রকার জীবন বাকী থাকে। কিন্তু উপলবিধ থাকে না। মৃত্যুতে জীবন ও উপলব্ধি উভয়ই শেষ হয়ে যায়।) অতপর যার মৃত্যু অবধারিত করেন, তার প্রাণ আটকিয়ে রাখেন। (অর্থাৎ দেহে ফিরে আসতে দেন না) এবং জন্য প্রাণ (যা নিপ্রার কারণে নিশিক্ষয় ছিল এবং যার মৃত্যুর সময় এখনও আসেনি, তাকে) এক নিদিস্ট সময়ের জন্য ছেড়ে দেন। (ফলে সে দেহে ফিরে এসে পূর্বের মত কাজকর্ম করতে পারে।) এতে (অর্থাৎ আল্লাহ্র এ কর্মকাণ্ডে) চিন্তাশীল লোকদের জন্য (আলাত্র কুদরত ও এককভাবে সমগ্র জগৎ পরিচালনার) নিদর্শনাবলী রয়েছে, (यन्षाता তওহীদ প্রমাণিত হয়।) তারা কি (তওহীদের এমন সুস্পুট প্রমাণাদি সত্ত্বেও) আলাহ্ ব্যতীত অপরকে (উপাস্য) দ্বির করেছে, যারা (ভাদের) সুপারিশ করবে? ষদিও তারা (অর্থাৎ তোমাদের মনগড়া সুপারিশকারীরা) কিছুই ক্ষমতা রাখে না এবং কিছুই বোঝে না? ( তবুও কি তোমরা মনে করতে থাকবে যে, তারা তোমাদের সুপারিশ করবে? তোমরা কি এতটুকুও জান না যে, সুপারিশ করার জন্য জান ও উপযুক্ত ক্ষমতা থাকা অপরিহার্ষ যা তাদের মধ্যে অনুপছিত 🦰 এখানে মুশরিকরা বলতে পারত যে, প্রস্তর নিমিত এসব মৃতি আমাদের উদ্দেশ্য নর, বরং এগুলো ফেরেশতা অথবা জিনদের প্রতিকৃতি। তারা তো প্রাণশীল এবং ক্ষমতা ও ভানের অধিকারী। তাই এর জওয়াব শেখানো হয়েছে যে,) আপনি (আরও) বনুন, সমস্ত সুপারিশ আলাহ্ তা'আলারই ক্ষমতাধীন (তাঁর অনুমতি ছাড়া কোন কেরেশতা অথবা মানুষের পক্ষে কারও জন্য সুপারিশ করার সাধ্য নেই। আল্লাহ্ তা'আলার অনুমতির জন্য দু'টি শর্ত রয়েছে। এক—যে সুপারিশ করবে সে আল্লাহ্র প্রিয়জন হবে। দুই—যার জন্য সুপারিশ করবে, তার ক্ষমাযোগ্য হতে হবে। মুশরিকদের প্রতিমা ষদি জিন ও শরতানের প্রতিকৃতি হয়, তবে অনুমতি লাভের উভয় শর্তই অনুপছিত।

সুনারিশকারী জিন ও শরতান আরাজ্র প্রিরজন নর এবং মুশরিকরাও ক্রমাযোগ্য নয়। পক্ষান্তরে যদি তাদের মৃতি কেরেশতা অথবা পরগম্বরুপণের প্রতিকৃতি হয়, তর্ব প্রথম শর্ত উপন্থিত ধাকলেও বিতীয় শর্ত অনুপদ্বিত। কারণ, মুশরিকদের মধ্যে ক্রমা গাওয়ার যোগ্যতা নেই। অতপর বলা হয়েছে, আরাহ্র শান এই য়ে,) আসমান ও রমীনের রাজত্ব তাঁরই; অতপর তাঁরই কাছে তোমরা প্রত্যাবতিত হবে। (তাই সবকিছু ছেড়ে তাঁকেই ভয় কর, তাঁরই ইবাদত কর। কাফির ও মুশরিকদের অবহা এই য়ে,) যখন এককভাবে ওধুমার আরাহ্র আলোচনা করা হয়, (বলা হয় য়ে, তিনি এককভাবে সমগ্র বিষের ভালমন্দের সর্বময় মালিক) তখন যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তাদের অন্তর সংকৃচিত হয়ে যায়, আর যখন আরাহ্ ব্যতীত অন্য উপাস্যদের আলোচনা করা হয় (এককভাবে অথবা আরাহ্র আলোচনার সাথে সংযুক্ত করে) তখন তারা আনন্দে উল্পসিত হয়ে উঠে।

## আনুষ্টিক ভাতব্য বিষয়

म्कू व निक्षकालीम ज्ञान इस्तवत भावका : ﴿ ﴿ وَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّا الللَّهُ اللَّهُ

করারত করা। আলোচ্য আয়াতে আলাহ্ বলেন, প্রাণীদের প্রাণ সর্বাবহার ও সর্বক্রণই আলাহ্ তাজালার আয়তাধীন। তিনি বখন ইচ্ছা তা হরণ করতে ও ফিরিয়ে
নিতে পারেন। আলাহ্ তাজালার এ কুদরত প্রত্যেক প্রাণীই প্রতাহ দেখে ও অনুভব
করে। নিপ্রার সময় তার প্রাণ আলাহ্ তাজালার এক প্রকার করারছে চলে যায়
এবং জাগ্রত হওয়ার পর কিরে পায়। অবশেষে এমন এক সময় আসবে, যখন তা
সম্পূর্ণ করায়ত হরে যাবে এবং কিরে পাওয়া যাবে না।

ভক্তসীরে মযহারীতে আছে, প্রাণ হরণ করার অর্থ তার সম্পর্ক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া। কখনও বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সব দিক দিয়ে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়, এরই নাম মৃত্যু। আবার কখনও ওধু বাহ্যিকভাবে বিচ্ছিন্ন করা হয়। অভ্যন্তরীণভাবে যোগাযোগ থাকে। এর কলে কেবল বাহ্যিকভাবে জীবনের লক্ষণ, চেতনা ও ইচ্ছাভিত্তিক নড়াচড়ার শক্তি বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয় এবং অভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে দেহের সাথে প্রাণের সম্পর্ক বাকী থাকে। কলে সে শ্বাস গ্রহণ করে ও জীবিত থাকে। এটা এভাবে করা হয় যে, মানুষের প্রাণকে 'আলমে মিছাল' অধ্যয়নের দিকে নিবিচ্ট করে এ জগৎ থেকে বিমুখ ও নিচ্কিন্ন করে দেওয়া হয়, যাতে মানুষ পরিপূর্ণ আরাম লাভ করতে পারে। যখন অভ্যন্তরীণ সম্পর্কও বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়, তখন দেহের জীবন সম্পূর্ণরাপে খতম হয়ে যায়।

A. 3.4

আলোচ্য আরাতে এই ই শব্দটি উপরোজ্য উত্তর প্রকার প্রাণ হরণের অর্থকেই অন্তর্ভূক্ত করে। মৃত্যু ও নিপ্রার উপরোজ্য পার্থক্যের সমর্থন হযরত আলী (রা)-এর এক উল্জি থেকেও পাওয়া যায়। তিনি বলেন, "নিপ্রার সময় মানুষের প্রাণ তার দেই থেকে বের হয়ে যায়, কিন্তু প্রাণের একটি রেশ দেহে বাকী থাকে। ফলে মানুষ জীবিত থাকে। এ রেশের মাধ্যমেই সে স্বপ্ন দেখে। এ স্বপ্ন আলমে মিছালের দিকে প্রাণের নিবিত্ট থাকা অবস্থায় দেখা হলে তা সৃত্যু স্বপ্ন হয় এবং সেদিক থেকে দেহের দিকে ফিরে আসার সময় দেখলে তাতে শয়তানের কারসাজি শামিল হয়ে যায়। ফলে সেটা সত্যু হয় থাকে না।" তিনি আরও বলেন, "নিপ্রাবস্থায় প্রাণ দেহ থেকে বেরিয়ে যায়। কিন্তু জাগরণের সময় এক নিমেষের চেয়েও কম সময়ে দেহে কিরে আসে।"

قُلُ اللّٰهُمُ فَاطِرَ السَّفُوتِ وَالْاَضِ عَلِمَ الْعَيْبِ وَالشَّهَا وَقِ اَنْتَ تَحْكُمُ الْمُنْ وَعَلَا فَيْ وَيَهُ الْمُؤْنَ وَالشَّهَا وَقَ اَنْ اللَّهُ وَمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤَامَا فِي الْمُؤْنِ وَالسَّالُ وَالْمُؤَامِ وَلَى اللَّهُ الْمُؤْنِ اللَّهُ وَالْمَلَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَلَا اللَّهُ وَالْمَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللّلِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

<sup>(</sup>৪৬) বলুন, হে আরাহ, আসমান ও ষমীনের চল্টা, দুশা ও অদুশ্যের জানী, আপনিই আপনার বান্দাদের মধ্যে কর্মালা করবেন যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করত। (৪৭) যদি গোনাহ্গারদের কাছে পৃথিবীর স্বকিছু থাকে এবং তার সাথে সমপরিমাণ আরও থাকে, তবে অবশ্যই তারা কিরামতের দিন সে স্বকিছুই নিজ্তি পাওরার জন্য মুক্তিপণ হিসেবে দিয়ে দেবে। অথচ তারা দেখতে পাবে, আরাহের পক্ষ

থেকে এমন শান্তি, বা তারা কর্মনাও করত না। (৪৮) আর দেখ্যক, তালের দুর্ক্রন্সমূহ এবং যে বিষয়ে তারা ঠাট্রা-বিদ্রুপ করত, তা তাদেরকে থিরে নেবে। (৪৯) মানুষকে যখন দুঃখ-কল্ট ল্সর্শ করে, তখন সে আমাকে ডাক্তে ওরু করে, এরপর আমি যখন তাকে আমার পক্ষ থেকে নিয়ামত দান করি তখন সে বলে এটা তো আমি পূর্বের জানা মতেই গ্রাম্ত হয়েছি। অথচ এটা এক পরীক্ষা কিন্তু তাদের অধিকাংশই বে।ঝে না। (৫০) তাদের পূর্ববর্তীরাও তাই বলত অতপর তাদের কৃত্কর্ম তাদের কোন উপকারে আসেনি। (৫১) তাদের দুর্ক্র্ম তাদেরকে বিপদে কেলেছে. এদের মধ্যেও যারা পাগী, তাদেরকেও অতিসম্বর তাদের দুর্ক্র্ম বিপদে ফেলবে। তারা তা প্রতিহত করতে সক্ষম হবে না। (৫২) তারা কি জানেনি যে, আরাহ্ যার জন্য ইছে। রিষিক বৃদ্ধি করেন এবং পরিমিত দেন। নিশ্চয় এতে বিশ্বাসী সম্পুদারের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে।

আপনি (তাদের শন্তুতায় চিন্তিত হবেন না এবং আলাহ্র কাছে দোয়ায়) বলুন

#### তৃষ্ণসীরের সার-সংক্ষেপ

হে আলাহ, আসমান ও ষমীনের প্রকটা, অদৃশ্য ও দৃশ্যের জানী, আপনিই (কিয়াম্ডের: দিন ) আগনার বান্দাদের মধ্যে কয়সালা করবেন যে বিষয়ে তারা মতবিুরোধ করত । (অর্থাৎ আপনি তাদের ব্যাপার আলাহ্ তা'আলার কাছে সমর্পণ করুন। ভিনি নিজে কার্যত ক্ষমসালা করে দেবেন। এই ক্ষমসালার সময় ও অবস্থা এই হবে যে,) যদি ষুলুম (অর্থাৎ শিরক ও কুফর)-কারীদের কাছে পৃথিবীর যাবতীয় বন্ধ-সাম্প্রী থাকে এবং তার সাথে সমপরিমাণ আরও থাকে, তবে অবশাই তারা তা কিয়ামতের দিন শোচনীয় আয়াব থেকে নিছ্তি লাভের জন্য (নিদিধায়) দিয়ে দেবে, (যদিও তা কবুল করা হবে না, ষেমন সূরা মায়েদায় আছে—ونقبل منهم ) আলাহ্র পক্ষ থেকে তারা এমন ব্যাপারের সম্মুখীন হবে, যা তারা কল্পনাও করত না। (কেননা, প্রথমত তারা পরকাল অস্বীকার করত, এরপরও দাবি করত যে, সেখানেও তারা সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করবে। তখন) তারা দেখতে পাবে তাদের যাবতীয় দুরুম এবং যে (শান্তির) বিষয়ে তারা ঠাট্টা-বিদূপ করত, তা তাদেরকে পরিবৈচ্টন করে নেবে। (মুশরিক তো মিখ্যা উপাস্যদের আলোচনায় সন্তল্ট এবং কেবল আলাহ্র আলোচনায় অসন্তুল্ট থাকে, কিন্তু) যখন (মুশরিক) লোককে কোন দুঃখকল্ট স্পর্শ করে, তখন (যাদের আলোচনায় সন্তস্ট থাকত, তাদের স্বাইকে ছেড়ে) আমাকেই ভাকতে ওরু করে। অতপর আমি যখন তাকে আমার পক্ষ থেকে কোন নিয়ামত দান করি, তখন ( সে তওহীদে কায়েম থাকে না, যার সত্যতা তার নিজের স্বীকা-রোজি দারাই প্রমাণিত হয়েছিল। সেমতে সে এই নিয়ামতকে আলাহ্র নিয়ামত বলে না, বরং) বলে, এটা তো আমি (আমার) পূর্ব জানামতেই প্রাণ্ড হয়েছি। ( এভাবে সে পূর্বের ন্যায় শিরকে ফিরে যায় এবং মিখ্যা উপাস্যদের পূঞ্জায় লেগে

ষায়। অভগর আলাহ তার উজি খণ্ডন করে বলেন যে, এটা তার নিজের তজিবের ফলশুনতি নয়,) বরং এটা (অর্থাৎ মানুষের জন্য আল্লাহ্ প্রদত্ত নিয়ামত) একটা পরীকা। (আরাহ্ দেখতে চান বে, নিয়ামত পেয়ে মানুষ তাকে ভুলে গিয়ে কুফরীতে নিশ্ত হয়ে পড়ে, নাকি তাকে সমর্য করে কৃতভাতা প্রকাশ করে।) কিও অধিকাংশ মানুষ্ট তা বোঝে না। ( তাই একে নিজের তবিরের ফলশুনতি বলে এবং শিরকে লিশ্ত হয়।) তাদের (কোন কোন) পূর্ববর্তীরাও একথা বলত ( যেমন, কারন क्रमहिन, विशेष को को को को को निशासकान, स्वताखन कान निशासकान আলাত্র নিয়ামত বলত না। উপাজিত ও ইচ্ছাধীন নয়, এমন নিয়ামতকে তারা ঘটনাচক্রের দিকে এবং উপাজিত ও ইচ্ছাধীন নিয়ামতকে কৌশল ও ভানগরিমার সাথে সম্পৃত্ত করত।) অতপর তাদের কর্মতৎপরতা তাদের কোনই কাজে আসেনি ( এবং আষাব থেকে রক্ষা করতে পারেনি)। তাদের দুক্ষর্য তাদেরকে বিপদেই ফেলেছে (এবং তারা শান্তিপ্রাণ্ড হয়েছে। বর্তমান যুগের লোকেরাও যেন মনে না ব্দরে যে, ষা হওয়ার ছিল পূর্ববর্তীদের সাথেই হয়ে গেছে, বরং) তাদের মধ্যেও যারা যালিম, তাদেরকেও অতিসম্বর তাদের দুর্ক্ম বিগদে ফেলবে। তারা ( আলাহ্ তা'আলাকে) প্রতিহত করতে পারবে না। (সেমতে বদর বুদ্ধে ডাদের ষথেল্ট শান্তি হয়েছে। যারা আলাহ্র নিয়ামতকে নিজেদের ভবিরের ফলশুনতি মনে করে, অতপর তাদের সন্দর্কে বলা হয়েছে: তারা কি (অবহাদি দেখে) জানেনি যে, আলাহ্ তা'আলাই যার জন্য ইচ্ছা রিষিক বৃদ্ধি করেন এবং তিনিই (যার জন্য ইচ্ছা) তা দ্রাস করেন। এতে (চিডা করলে) বিশ্বাসী লোকদের জন্য (এ বিষয়ের) নিদর্শনাবলী রয়েছে (যে, তিনিই রিষিক বৃদ্ধি করেন এবং হ্রাস করেন—তদ্বির সত্যিকার কর্তা নয়। সূতরাং এসৰ**্নিদৰ্শন নিয়ে যারা**্চি**ডা-ভাবনা করবে, সে**্তৰিরকে স্বকিছু মনে্করবে না, তওহীদে বিশ্বাসী হবে এবং সুখে ও দুঃখে তার কথা ও কাজ পরস্পরবিরোধী হৰে না।)

### আমুৰ্নিক ভাতবা বিষয়

च्यत्र আবদ্র রহমান ইবনে আওফ (রা) বর্ত্তেন, আমি হয়রত আয়েশা (রা)-কে জিভেস করলাম, রস্বুলুলাত্ – (সা) তাহাজ্পুদের নামাষ কিসের দারা ওক করতেন ।
তিনি বললেন, তিনি যখন তাহাজ্পুদের জনা উঠতেন, তখন এ দোয়া পাঠ করতেন ।

ٱللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِيْلَ وَمِيْكَا تَيْلَ وَ إِسْرَ انْيِلَ كَا طِرَ السَّمَا وَا تَ وَ الْأَرْضِ

مَالِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ إِنْنَ تَعْكُمُ بَيْنَ عِبَادِ كَ نِيْمَا كَانُواْ نَيْهِ يَهُمَّلُغُونَ الْعَ اهْدِ نِيْ لِمَا اَكْتُلِفَ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِا ذَ نِكَ النِّكَ تَهْدِيْ مَنْ تَشَاهُ الْي

হযরত সায়ীদ ইবনে জুবায়ের (র) বলেন, আমি কোরআন পাকের এমন এক আয়াত জানি, যা পাঠ করে দোয়া করলে সে দোয়া কবুল হয়। অতপ্ত তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন : اللهم فَاطرَ السَّمَا وَا ت وَ الْارْضِ (कूत्रजूरी)

(व) ह्यत्र ज्ञित्रात जा । के ने ह्यत्र ज्ञित्रात जाती (व)

এ আয়াত পাঠ করে বললেন, ধ্বংস ছোক লোক দেখানো ইবাদতকারীরা, ধ্বংস হোক লোক দেখানো ইবাদতকারীরা, এ আয়াত তাদের সম্পর্কেই, যারা দুনিরাতে মানুষকে দেখানোর জনা সংকর্ম করত এবং লোকেরাও তাদেরকে সং মনে করত। তারা ধোঁকায় ছিল যে, এসব সংকর্ম পরকালে তাদের মুজির উপায় হবে। কিন্তু এগুলোতে যেহেতু নিষ্ঠা ছিল না, তাই আল্লাহ্র কাছে এরাপ সংকর্মের কোন পুরক্ষার ও সওয়াব নেই। ফলে পরকালে তাদের ধারণার বিপরীতে শান্তি হতে থাকবে। —(কুরতুবী)

সাহাবারে কিরাছের পারস্পরিক বাদানুবাদ সম্পর্কে একটি ওরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশ ঃ হযরত রবী ইবনে খাইসমকে কেউ হযরত হোসাইন (রা)-এর শাহাদত সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি এক দীর্ঘবাস হেড়ে وَالْكُوْنِ وَالْكُونِ وَالْكُوْنِ وَالْكُوْنِ وَالْكُوْنِ وَالْكُوْنِ وَالْكُوْنِ وَالْكُونِ وَالْكُونِ وَالْكُونِ وَالْكُونِ وَالْكُونِ وَالْكُونِ وَالْكُونِ وَالْكُونِ وَالْكُونِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُونِ وَالْكُونِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُعُونِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْكُونِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُونِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ و

আরাতখানি তিলাওরাত করলেন, অতপর বললেনঃ
সাহাবারে কিরামের পারস্পরিক মতবিরোধ সম্পর্কে যখন তোমার মনে খট্কা দেখা
দেয়, তখন এ আরাত পাঠ করেনিও। ক্লহল মা'আনী এই ঘটনা বর্ণনা করে বলেনঃ
এটি একটি বিরাট আদব ও শিক্ষা। এটা সদাস্র্বদা মনে রাখা উচিত।

قُلْ يَعِبَادِى النَّذِينَ اَمْرَفُوا عَلَمْ اَنْفُسِهِمْ لَاتَقْنَطُوْامِن رَحْمَةُ اللَّهِ اِنَّ اللّهُ اِنّ الله يَغْفِرُ الذُّنُوْبُ جَمِيْعًا وَإِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ ﴿ وَانْبُواۤ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ رَبِيكُمُ وَاسْلِمُوْا لَهُ مِنْ قَبْلِ ان يَاٰتِيكُمُ الْعَنْدابُ ثُمَّ لَا تَنْصُرُونَ وَ وَاتَّبِعُوا اَحْسَنَ مَا انْزِلَ الْفَكُمُ مِنْ تَبْلُمْ مِنْ قَبْلِ انْ يَاٰتِيكُمُ الْعُذَابُ وَالْفَكُمُ الْمُنْ اللّهِ وَالْكُمُ الْمُنْ اللّهُ وَلِيْنَ اللّهُ هَلَا فَكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّ

<sup>(</sup>৫৩) বলুন, হে আমার বাদাগণ যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছ তোমরা আলাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আলাহ সমস্ত গোনাই মাফ করেন। ্তিনিঃ ক্লমাশীল, পরম দল্লাণু। (৫৪) তোমরা তোমাদের পালনকর্তার অভিমুখী হও এবং তাঁর আভাবহ হও তোমাদের কাছে আযাব আসার পূর্বে। এরপর তোমরা সাহায্য**া**ত হবে না: (৫৫) ভোমাদের প্রতি অবতীর্ণ উভম বিষয়ের অনুসরণ কর ভোমাদের কাছে অতর্কিতে ও অক্তাতসারে আষাব আসার পূর্বে, (৫৬) হাতে কেউ না বলে, হায়, হায়, আল্লাহ্ সকাশে আমি কর্তব্যে অবহেলা করেছি এবং আমি ঠাট্রা-বিদুপকারীদের অভভুঁক্ত ছিলাম। (৫৭) অথবা না বলে, আল্লাহ যদি আমাকে পথপ্ৰদৰ্শন করতেন, তবে অবশাই আমি প্রহেষগারদের একজন হতাম। (৫৮) অথবা আযাব প্রত্যক্ষ করার সময় না বলে, যদি কোনরূপে একবার ফিরে যেতে পারি, তবে আমি সংকর্ম-পরায়ণ হয়ে যাব। (৫৯) হাা, তোমার কাছে আমার নির্দেশ এসেছিল; অতপর তুমি তাকে মিথ্যা বলেছিলে, অহংকার করেছিলে এবং কাঞ্চিরদের অন্তর্ভু ক্ত হয়ে গিয়েছিলে। (৬০) যারা আলাহর প্রতি মিখ্যা আরোপ করে, কিয়ামতের দিন অপেনি তাদের মুখ কাল দেখবেন। অহংকারীদের আবাসমূল জাহালামে নয় কি? (৬১) আর যারা শিরক থেকে বেঁচে থাকত, আল।ই তাদেরকে সাফলের সাথে মুক্তি দেবেন, তাদেরকে জনিস্ট ম্পর্শ করবে না এবং তারা চিন্তিতও হবে না।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আগনি (প্রশ্নকারীদের জওয়াবে আমার একথা) বলে দিন, হে আমার বান্দাগণ ষারা (কুফর ও শিরক করে) নিজেদের উপর যুলুম করেছ, তোমরা আলাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না (এবং এরাপ মনে করো না ষে, ঈমান আনার পর অতীত কুষ্ণর ও শিরকের হিসাব নেওয়া হবে। এমন নয়, বরং) নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঞ্চালা (ইসলামের বরকতে) সমস্ত (অতীত) গোনাহ্ ( কুফর ও শিরক হলেও) মাফ করে দেবেন। বাস্তবিক তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (ক্ষমার এ শর্ত কুফর থেকে তওবা কুরা ও ইসলাম গ্রহণ করা। তাই) তোমরা ( তওবা কুরার জুন্য) তোমানেক প্রলন্-কর্তার অভিমুখী হও এবং (ইসলাম গ্রহণ করার ব্যাপারে) তাঁর আভাবহ হও (ইসলাম গ্রহণ না করা অবহায় ) তোমাদের কাছে আযার আসার পূর্বে। তখন (কারও পক্ষ থেকে ) তোমরা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না। ( অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ করলে কুফর ও শিরক সবই মাফ হয়ে বাবে এবং ইসলাম গ্রহণ না করলে কুষ্ণর ও শিরকের কারণে আযাব আসবে, যা প্রতিহত করা যাবে না। অতএব তোমাদের উচিত যে, ) তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত উত্তম বিধানাবলী মেনে চল, তোমাদের কাছে অতকিতে ও অভাতসারে পর-কালের আযাব আসার পূর্বে। ('অতকিতে' বলার এক কারণ এই যে, প্রথম ফুঁকের পর সব প্রাণ অভান হয়ে যাবে, অতপর দিতীয় ফুঁকের পর হঠাৎ আযাব অনুভূত হতে থাকবে। দিতীয় কারণ এই যে, আযাব আসার পূর্বে আযাবের স্বরাপ সম্পকিত কোন ধারণাই থাকবে না। কাজেই ধারণার বিপরীতে আযাব আসাকেই 'অতকিতে' বলে প্রকাশ করা হরেছে। উপরোক্ত আদেশ দেওয়ার কারণ) যাতে (কাল কিয়ামতে) কেউ (একথা) না বলে ষে, হায়, আমি আল্লাহ্ সকাশে আমার কর্তব্যে অরহেলা করেছি। আমি তো ঠাট্টা-বিদূপকারীদেরই অন্তর্ভু জ ছিলাম অথবা (এমন) না বলে ষে, আলাহ্ যাঁদি (দুনিয়াতে) আমাকে পথপ্রদর্শন করতেন, তবে আমিও পরছেষগারদের একজন হতাম। (কিন্ত আমি পথপ্রদর্শন থেকেই বঞ্চিত ছিলাম, তাই এ ছুটি ও অবহেনা হয়েছে। অতএব আমি ক্ষমার যোগ্য।) অথবা কেউ আযাব প্রত্যক্ষ করে (্রেম) না বলে যে, যদি কোনরূপে একবার পৃথিবীতে ফিরে যেতে পারি, তবে আমি সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। (ধিতীয় উক্তির জওয়াবে বলা হয়েছেঃ) হাা, তোমার কাছে আমার আয়াতসমূহ পৌছেছিল, কিন্ত তুমি সেওলোকে মিথা বলেছিলে, (এবং সে মিথাা বলা কোন সন্দেহবশত ছিল না, বরং) তুমি অহংকার করেছিলে এবং (পরেও ঠিক হওনি , বরং ) কাফিরদের অন্তর্ভু তা হয়ে গিয়েছিলে। (কাজেই এখন একথা বলা ঠিক নয় যে, তোমাকে পথপ্রদর্শন করা হয়নি। অতপর কাঞ্চির এবং কুষ্ণর থেকে তওবাকারী উভয়ের শাস্তি ও প্রতিদান সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে।) আপনি কিয়ামতের দিন তাদের মুখ কাল দেখবেন যারা আলাহ্র:প্রতি মিখ্যা আরোপ করে (অর্থাৎ আল্লাহ্ যা করতে বলেননি, যেমন কুষ্ণর ও শিরক—তা আল্লাহ্ করতে বলেছেন বলে এবং আল্লাহ্ যা করতে বলেছেন, যেমন, কোরআনের আদেশ-নিষেধ, তা আল্লাহ্ করতে বলেননি বলে।) এসক জহংকারীর আবাসন্থল কি জাহাল্লাম নয়?

আর যারা ( কুফর ও শিরক থেকে) বেঁচে থাকত, আল্লাহ্ তা'জালা তাদেরকে সাফল্যের সাথে জাহালাম থেকে রক্ষা করবেন। তাদেরকে (সামান্য জনিস্টও) স্পর্শ করবে না এবং তারা চিন্তিতও হবে না। (কেননা জালাতে চিন্তা নেই।)

### আৰুৰবিক ভাতব্য বিবয়

আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়।—(কুরতুবী)

ভান হিল, বারা অন্যায় হত্যা করেছিল এবং অনেক করেছিল। আরও কিছু লোক ছিল, বারা অন্যায় হত্যা করেছিল এবং অনেক করেছিল। আরও কিছু লোক ছিল, বারা ব্যভিচার করেছিল এবং অনেক করেছিল। তারা এসে রস্লুলাহ্ (সা)-র কাছে আর্ষ করলঃ আগনি যে ধর্মের দাওয়াত দেন, তা তো খুবই উত্তম, কিড টিভার বিষয় হল এই যে, আমরা অনেক জ্বন্য সোনাহ্ করে ফেলেছি। আমরা যদি ইসলাম গ্রহণ করি, তবে আমাদের তওবা কবুল হবে কি? এর পরিপ্লেক্ডিভেই

ভাই আয়াতের বিষয়বন্তর সারমর্ম এই যে, মৃত্যুর পূর্বে প্রতোক বড় পোনাত্ এমনকি শিরক ও কুফর থেকে তওবা করলেও তওবা কবুল হয়। সভ্যিকার তওবা আরা সবরকম গোনাত্ই মাফ হতে পারে। তাই আলাহ্র রহমত থেকে কারও নিরাল হওয়া উচিত নয়।

হ্যরত আবদুরাহ্ ইবনে উমর (রা) বলেন, এই আয়াতটি গোনাহ্গারদের জন্য কোরআনের স্বাধিক আশাব্যঞ্জক আয়াত। কিন্তু হ্যরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেনঃ

जातालरे रत नवीधिक وَ أَبْكَ لَذُ وَمَغْفِرَ وَ لِلنَّا سِ مَلَى ظُلْمِهِمْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ طُلُمِهِمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ক্রিনি নিইনি ক্রিম প্রবাদ বিষয়' বলে ক্রেজানকে বোঝানো হয়েছে। সমগ্র কোরআনই উত্ম। একে এদিক দিয়েও উত্ম বলা যায় যে, আলাহ্র পক্ষ থেকে তওরাত, ইঞ্জীল, যবুর ইত্যাদি যত কিভাব অবতীর্ণ হয়েছে, তথাধো উত্তম ও পূর্ণত্ম কিভাব হচ্ছে কোরআন।—(কুরতুবী)

এই তিন্টি

আয়াতে সে বিষয়বন্তরই ব্যাখ্যা ও তাকীদ করা হয়েছে, যা পূর্বেকার তিন আরাতে বণিত হয়েছে। তা এই মে, কোন রহডম অপরাধী, কাফির, পাপাচারীরও আলাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হওয়া উচিত নয়। তওরা করলে আলাহ্ তার সমস্ত জতীত পোনাহ্
ামফ করে দেন। কিন্ত একথা ভুলে সেলে চলবে না যে, তওবার সময় হল মৃত্যুর

পূর্বে। মৃত্যুর পরে কিয়ামতের দিন কেউ তওবা করলে অথবা অনুতণ্ড হলে ছাতে কোন উপকার হবে না।

কোন কোন কাঞ্চির ও পাপাচারী কিয়ামতের দিন বিভিন্ন বাসনা প্রকাশ করবে। কেউ অনুতাপ করে বলবে, হার, আমি আল্লাহ্র আনুপত্যে কেন শৈথিকা করেছিলাম! কেউ সেখানেও তকদীরের উপর দোষ চাপিয়ে আত্মরক্ষা করতে চাইকে। সে বলবে, যদি আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে পথপ্রদর্শন করতেন, তবে আমিও মুখ্যাফীদের অবস্তু ভূপাকতাম। কিন্তু আল্লাহ্ পথপ্রদর্শন না করলে আমি কি করব? কেউ বাসনা করবে যে, আমাকৈ পুনরায় দুনিয়াতে পাঠিয়ে দিলে আমি পাকাপোন্ত মুসলমান হলে যাব এবং আল্লাহ্র বিধানাবলী পুরোপুরি মেনে চলব। কিন্তু তখনকার এসব অনুতাপ ও বাসনা কোন কালেই আসবে না।

উপরোক্ত তিন রক্তম বাসনা তিন ধরনের লোকদেরও হতে পারে এবং একই দলের পক্ষ থেকেও হতে পারে। তারা একের পর এক করে তিন রকম বাসনাই ব্যক্ত করবে। কেননা সর্বশেষ বাসনা, যাতে পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে আসার আশা প্রকাশ করা হয়েছে, এটা আযাব প্রত্যক্ষ করার পরেই হবে। এতে বাহাত জানা যায় যে, পূর্বোক্ত দুটি বাসনা আযাব প্রত্যক্ষ করার পূর্বেকার। কিয়ামতের দিন ওক্ততেই ভারা নিজেদের কর্মের ছুটি-বিচ্নতি সমরণ করে বলবে :

এরপর ওষর ও বাহানা করে বলবে, আল্লাহ্ হিদায়েত করলে আমরাও অনুগত মুজাকী হয়ে যেতাম। কাজেই আমাদের কি দোষ! এরপর আমাব প্রত্যক্ষ করে বাসনা করবে, আমাদেরকে যদি পুনরায় দুনিয়াতে পাঠিয়ে দেওরা হত! আলাই তা'আলা আলোচ্য তিনটি আয়াতে বলে দিয়েছেন, আলাহ্র মাগফিরাত ও রহমত খুব বিস্তৃত, কিন্তু তা লাভ করতে হলে মৃত্যুর পূর্বে তওবা করতে হবে। আমি এখনই বলে দিছি—মৃত্যুর পরে যেন তোমরা পরিতাপ না কর এবং এ ধরনের জন্মর্থক ক্ষমনা প্রকাশ না কর।

আমরা পরহিষপার হয়ে যেতাম—এখানে কাফিরদের এ উজির জওয়াব দেওয়া হয়েছেন এর সারক্থা এই যে, আলাহ পুরোপুরিই হিদায়েত করেছিলেন এবং কিতাব ও আয়াত প্রেণ করেছিলেন। তবে হিদায়েত করার পর কাউকে আনুগত্যে বাধ্য করেন নি, বরং সত্য ও মিথ্যা যে কোন পথ অবলঘন করার ক্ষমতা দিয়েছিলেন। এর উপরই ছিল তার সাফলা ও বার্যতা নির্ভর্তীল। সে যেছায় পোমরাহীর পথ অবলঘন করেছে, তজ্বা সে নির্ভেই দায়ী।

.의 투**역<del>는 공급</del> (1**5 - 기간

A STATE OF S

الله خَالِقُ كُلِّ مَنَى أُوهُوعَلِ كُلِّ مَنَى وَدَهُوعَلِ كُلِّ مَنَى وَدَيْلُ هِلَهُ مَقَالِيْدُالسَّاوْتِ وَالْأَرْضِ مَوَالَّذِينَ كُفُرُوا بِاليتِ اللهِ اولِلِكَ هُمُ الْخَيرُونَ هَقُلُ افْغَبُرَاللهِ تَأْمُرُونِي اللهُ عَبُلُكَ وَلِكَ الدِّينَ مِنْ قَبْلِكَ وَلِكَ الدِّينَ مِنْ قَبْلِكَ وَلِكَ الدِينَ مِنْ قَبْلِكَ وَلِكَ الدِينَ مِنْ قَبْلِكَ وَلَكَ الدِينَ مِنْ قَبْلِكَ وَلَكُنُ مِنَ الْخُيرِينَ هِ بَاللهِ فَاعْبُدُ وَكُنُ مِنَ الْخُيرِينَ هِ مَنْ الْخُيرِينَ هِ مَنْ اللهُ عَلَى الدِينَ مَنْ اللهُ عَنْ وَمَ اللهُ كُنَّ مَن الْخُيرِينَ هُو اللهُ كُنَّ مَن الْخُورِينَ عَبُلُكَ وَلَكُنُ مِنَ الْخُورِينَ هُو اللهُ كُنَّ مَن الْخُيرِينَ هُو اللهُ مُنْ اللهُ عَنْ وَمَ اللهُ عَنْ وَمَ وَالْدُونَ عَبْلِي اللهُ فَاعْبُدُ وَلَكُنُ مِنَ اللهُ عَنْ وَمَ اللهُ عَنْ وَمَ اللهُ عَنْ وَمَا قَدُونَ اللهُ عَنْ وَمَا قَدُونَ اللهُ عَنْ وَمَا عَدَادِهِ وَاللهُ مَنْ اللهُ عَنْ وَمَا اللهُ عَنْ وَمَا قَدُونَ اللهُ عَنْ وَمُ اللهُ عَنْ وَمَا عَدَادِهِ وَالْدُونَ عَبْلِكَ اللهُ عَنْ وَاللهُ اللهُ عَنْ وَمَا عَلَى اللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَمَا عَنْ وَاللّهُ اللّهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُو

(৬২) আলাহ্ সবকিছুর প্রতী এবং তিনি সবকিছুর দায়িছ প্রহণ করেন।
(৬৩) আসমান ও ষমীনের চাবি তাঁরই নিকট। যারা আলাহ্র আয়াতসমূহকে অলীকার
করে, তারাই ক্ষতিপ্রতা। (৬৪) বলুন, হে মূর্যরা, তোমরা কি আমাকে আলাহ্ ব্যতীত
অন্যের ইবাদত করতে আদেশ করছ? (৬৫) আগনার প্রাত এবং আগনার পূর্ববর্তীদের
প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছে, যদি আলাহ্র শরীক স্থির করেন, তবে আগনার কর্ম নিতকল
হবে এবং আগনি ক্ষতিপ্রতদের একজন হবেন। (৬৬) বরং আলাহ্রই ইবাদত করেন
এবং ক্রতভাদের অভভুঁত থাকুন। (৬৭) তারা আলাহ্কে যথার্থরূপে বুঝেনি।
কিয়ায়তের দিন গোটা পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুঠোতে এবং আসমানসমূহ ভাঁজ
করা অবস্থায় থাকবে তাঁর ডান হাতে। তিনি প্রতির। আর এরা যাকে শরীক করে,
তা থেকে তিনি অনেক উর্ধে।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আলাহ্ই সবকিছুর প্রভা এবং তিনিই সবকিছুর রক্ষক। আকাশ ও পৃথিবীর চাবি তাঁরই আয়তে। (অর্থাৎ এগুনোর প্রভাত ডি্নি এবং রক্ষকও তিনি। وَكُوْنَ السَّمَا وَاللَّهُ الْمُوْلِيَّةُ الْمُوْلِيِّةُ السَّمَا وَاللَّهُ الْمُوْلِيِّةُ السَّمَا وَاللَّهُ الْمُوْلِيِّةُ الْمُوْلِيِّةُ السَّمَا وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

তারা খুব ক্ষতিপ্রস্ক হবে। (তারা নিজেরা তো কুফর ও শিরকে জড়িত ছিলই, এখন তাদের সাহস এত বেড়েছে যে, আপনাকেও তাদের ধর্মে নেওরার জন্য বলে। জতএব) আপনি বলে দিন, হে মূর্খের দল, (তওহীদ সপ্রমাণ ও শিরক বাতিল হওয়ার পরও) তোমরা কি আমাকে আল্লাহ্ বাতীত জন্যের ইবাদত করতে আদেশ কর? (আপনি কুফর ও শিরক কিরাপে করতে পারেন, মখন) আপনার প্রতি ও আপনার পূর্ববতীদের প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে যে, (প্রত্যেক উল্মতকে বলে দিন,) যদি তুমি আল্লাহ্র সাথে শরীক ছির কর, তবে তোমার কর্ম নিল্ফল হবে এবং তুমি ক্ষতিপ্রস্ক হবে। (কাজেই কখনও শিরক করো না) বরং আল্লাহ্রই ইবাদত কর এবং তাঁরই কৃতভে থাক। (অতএব মুশরিকরা যে আপনার কাছে শিরক আশা করে এটা বোকামি নয় তো কি? পরিতাপের বিষয়) তারা আল্লাহ্র মাহাছ্য ও সল্মান বুঝেনি যেমন বোঝা উচিত ছিল। সমগ্র পৃথিবী তাঁরই মুঠিতে থাকবে কিয়ামজের দিন এবং সমগ্র আকাশ ভাঁজ করা অবস্থায় তাঁর ডান হাতে থাকবে। তিনি তাদের শিরক থেকে পবিশ্ব ও উর্থে।

### ' আনুষ্টিক ভাতব্য বিষয়

এর বহবচন। অথ তালার চাবি। কেউ কেউ বলেন, শব্দটি আসলে ফারসী থেকে আরবীতে রাপান্তরিত করা হয়েছে। ফারসীতে চাবিকে এটা বলা হয়। আরবী রাপান্তর করে প্রথমে একে এটা করা হয়েছে। এরপর এর বহবচন এটিক বাবহাত হয়েছে।—(রাহল মা'আনী) চাবি কারও হাতে থাকা তার মালিক ও নিয়ন্ত্রক হওয়ার লক্ষণ। তাই আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়ার এই যে, আকাশে ও পৃথিবীতে লুকায়িত সকল ভাঙারের চাবি আলাহ্র হাতে। তিনিই এওলোর রক্ষক, তিনিই নিয়ন্তর, ক্ষমন ইক্ছা বাকে ইচ্ছা, যে পরিমাণ ইচ্ছা দান করেন না। হাদীর শরীকে

وَ الْا زُمْ جَمِيعًا مَهُمَّتُمْ يَوْمَ الْقِيهَا مَةَ وَالْعُمَا وَاتَ مَطُو يَاتُ المُحَمِّنَةُ

কিল্লামতের দিন পৃথিবী আলাহ্র মুঠোতে থাকবে এবং আকাশ ভাঁজ করা অবস্থার তার ডান হাতে থাকবে। পূর্ববর্তী আলিমগণের মতে আক্ররিক অর্থেই এমন্ট্র হবে। কিল্ল আলাতের বিষয়বন্ত ত বিশ্বনি এর অন্তর্ভুক্ত, রার স্বরূপ আলাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ আনে না। এর স্বরূপ জানার চেত্টা করাও সাধারণ লোকের জন্য নিষিদ্ধ। বিশাস করতে হবে যে, আলাহ্র যা উদ্দেশ্য তা সত্য ও বিশুদ্ধ। এ আয়াতের বাহ্যিক ভাষা থেকে জানা খার যে, আলাহ্ তা আলার 'মুঠি'ও ভান হাত' আছে। এখলো দৈহিক অল-প্রতাল, অথচ আলাহ্ তা আলা দেহ ও লেহত্ব থেকে পবিশ্ব ও মুক্ত। তাই আয়াতের উপসংহারে ইলিত করা হলেছে যে, এখলোকে নিজেদের অল-প্রতালের আলোকে ব্বতে

পরবর্তী আলিমগণ আলোচ্য আয়াতকে দৃষ্টান্ত ও রূপক সাব্যস্ত করে এর অর্থ করেছেন যে, 'এ বন্ত আমার মৃঠিতে ও ডান হাতে' এরূপ বলে রূপক ভঙ্গিতে বোঝানো হয় যে, বন্তটি পূর্ণরূপে আমার করায়ত্ত ও নিয়ন্ত্রণাধীন। আয়াতে তাই বোঝানো হয়েছে।

وَنُوْخُ فِي الصَّوْرِ فَصَعِقَ مِنْ فِي السَّلْوِتِ وَمِنْ فِي الْاَصْ الْاَمَنْ الْمَنْ اللهُ وَيُهُمْ وَيُهُمْ وَيُهُمْ وَيَامُ لَيُظُرُونَ ﴿ وَيَامُ لَيُظُرُونَ ﴿ وَالشَّهُ اَوْ وَقُوى الْمُرْتِ الْاَنْمِ اللهُ وَيَعْمَ الْمُورِ وَيَهَا لَوْفِي اللَّهُ اللهُ وَقُوى اللهُ الْمُ الْمُورِ وَيَهَا لَوْفِي اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَالشَّهُ اللّهُ وَقُوى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَالللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ا

مُلِينِينَ فِيهَا ، فَيِهُنَ مَتُوى الْمِتَكَبِرِينَ ﴿ وَيِينِيَ الْوَيْنَ اتَّعَوَّا رَبَّهُمُ الْمُنْ وَيَهُمَ وَقَالُ الْمُعُمُ وَقَالُ الْمُعُمُ خُونَتُهَا مِلَا مُعَلِيدُ وَقَالُ الْمُعُمُ وَقَالُ الْمُعُمُ وَقَالُ الْمُعُمُ وَقَالُ الْمُعُمُ وَقَالُ الْمُعُمُ وَقَالُوا الْحَمْلُ اللّهِ الْمُنْ مَن اللّهُ وَقَالُوا الْحَمْلُ اللّهِ الْمُن مَن اللّهُ وَقَالُوا الْحَمْلُ اللّهِ اللّهِ وَقَالُوا الْحَمْلُ اللّهِ اللّهُ وَقَالُوا الْحَمْلُ اللّهُ وَقَالُوا الْحَمْلُ اللّهِ اللّهُ وَقَالُوا الْحَمْلُ اللّهُ وَقَالُوا الْمُوالِقُولُ وَقَالُوا الْحَمْلُ اللّهُ وَقَالُوا الْمُعْلِقُ وَقَالُوا الْحَمْلُ اللّهُ وَقَالُوا الْمُولِقُ وَقَالُوا الْمُعْلِقُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَال

🕾 ँ (७৮) निर्शात सूँक मिश्रा इत्व, ऋति जाजसीन उनसीत वाता जाहि जवस् বৈছ্প**িহরে বাবে, তবে ভালাত্ বাকে ইঞ্**িকরেন। অতপর ভাবায় শিংপার ফুঁক দেওলা হবে, তৎক্ষণাৎ তারা দভারখান হলে দেখতে থাকবে। (৬৯) পুথিবী তার গালনকর্তার নুরে উভাসিত হবে, জামলনামা ছাগন করা হবে, গরগমরণণ ও সাক্ষী-গণকে জানা হবে এবং সকলের মধ্যে ন্যায়বিচার করা হকে ভাদের প্রতি স্বসুম করা रावं मा। (१०) अरकारक चा करताह, जात भूमें अक्रिकत मिंडता राव। जातां चा किन्न করে, সে সন্দর্কে জালাফ্ সমাক জবলত। (৭১) কাফিল্লদেরকে জাহালামের দিকে সলে সলে ইাকিয়ে নেওয়া হবে। তারা যখন সেখানে পৌছবে, তখন তার দরজাসমূহ পুলে্সেক্সাাহাৰ একং জাহানামের রক্ষীরা ভাদেরক ংকাব, ভোর্লসর কাছে কি তোমাদের মধ্য থেকে প্রণমর জাসেনি, যারা ভোমাদের কাছে তোমাদের পালনকতীর আল্লাড্সমূহ আহতি করত এবং সভর্ক করত এঃ দিমের: সাক্ষাতের বাাপারে ?্তারা चलाय, श्री, कित क्रांकितरमञ्ज शक्ति लाखित एक्सरे वांखवातिक राहार । (१२) वना स्ट्र তোমরা ভাহারামের দরজা দিয়ে প্রবেশ কর, সেখানে চিরকার অবস্থানের জনা ৷ এত নিক্ষট অহংকারীদের আবাসহল। (৭৩) হারা ছাদের গালনকর্তাকে ভর ক্রছ, আনেক্সক দলে দলে জালাভের দিকে নিয়ে বাওয়া হবে। বখন তারা উপ্যুক্ত দরজা দিয়ে জালাভে পৌ ছাবে এবং জালাতের রক্ষীরা ভাদেরকে বলবে, ভোমাদের প্রতি সালাম, ভোমরা সুখে প্রাক, অভপর সদাসর্বদা বসবাসের জন্য ভোমরা ভারাতে প্রবেশ কর। (৭৪) তারা বলবে, जम्म अग्रजा जाबाद्त, विनि जामारम्ब श्रुष्टि ठाँत अन्नामा भूम करताइन अवर जामारम्बर এ ভূমির উত্তরাধিকারী করেছেন। আমরা জানাতের যেখানে ইচ্ছা বসবাস করব। মেহনতকারীদের পুরস্কার কতই চমৎকার। (৭৫) আগনি ফেরেনতাসককে দেখিবন, ভারা আরুশের চার পাশ ছিরে ভাদের পালনকভার পবিত্রতা ঘোষণা করছে। ভাদের স্বার মাঝে ন্যায় বিচার করা হবে। बना হবে, সমন্ত প্রশংসা বিশ্বপাদক আছাইর।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(উল্লিখিত কিয়ামতের দিন) শিংগায় ফুঁক দেওয়া ছবে, ফলে আসমান ও ষমীনের সৰাই বেহঁশ হয়ে যাবে। ( অতপর জীবিতরা মরে যাবে এবং মৃতদের রাহ্ বেহ শাহরে ছাবে।) কিল আলাহ্ যাকে ইচ্ছা করবেন (সে বেছ শ হওয়া ও মরে যাওয়া থেকে মুক্ত থাকবে)। অতপর আবার শিংগায় ফুঁক দেওয়া হবে—তৎক্ষণাৎ সবাই ( ভানপ্রাণ্ড হয়ে দেহের সাথে আছার সংযোগ হয়ে কবর থেকে) দণ্ডারমান হয়ে (চতুদিকে) দেখতে থাকবে । (অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটলে অভাবত যেরাপ হয়। অতপর আলাহ্ তা'আলা হিসাবের জনা তাঁর উপযুক্ত শান অনুষারী বিরাজমান হবেন এবং) ষ্মীন তার পালনকর্তার নূরে উভাসিত হবে, (স্বার) আমলনামা (প্রত্যেকের সামনে) সাগন করা হবে এবং পরগমরগণ ও সাক্ষিগণকে উপস্থিত করা হবে (সাক্ষীর অর্থ ব্যাপক। এতে পয়গম্বর, ফেরেশতা, উদ্মতে-মোহাদ্মদী এবং অঙ্গ-প্রতাস প্রভৃতি সবই অন্তর্ভুক্ত।) এবং সবার মাঝে (আমলজনুষায়ী) ন্যায়বিচার করা েহবে। তাদের উপর জুলুম করা হবে না। (অথাৎ কোন সৎকর্ম গোপন করা হবে না এবং কোন পাপকর্ম বাড়িয়ে দেখানো হবে না।) প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেওরা হবে। (সৎকর্মের প্রতিফল পূর্ণ হওরার উদ্দেশ্য হল প্রতিফল হ্রাস না করা এবং পাপকর্মের প্রভিঞ্চল পূর্ণ হওয়ার মানে তাতে বৃদ্ধি না করা।) তিনি সমস্তের কালকর্ম সম্পর্কে সম্যক অবগত। (সুভরাং প্রত্যেককে ভদনুযায়ী প্রতিফল দেওয়া তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। প্রতিফল এই যে,) যারা কাঞ্চির, তাদেরকে দলে দলে জাহারামের দিকে ইাকিয়ে ( ধার্ল্কা মেরে মেরে লাশ্ছনার সাথে) নিয়ে যাওয়া হবে। (কুফরের প্রকার ও স্তর বিভিন্ন হওয়ার কারণে দলে দলে ভাগ করে নেওয়া হবে। এক এক প্রকার কাফিরদের এক একটি দল হবে।) যখন তারা ভাহানামের কাছে পৌহাবে, তখন দরজাসমূহ খুলে দেওরা হবে এবং তাদেরকে জাহালামের রক্ষী (ফেরেশতা)-গণ ( ভর্ৎ সনা করে ) বলবে, ভোষাদের কাছে কি ভোমাদেরই মধ্য থেকে ( ষাডে তোমাদের জন্য উপকার লাভ কঠিন না হল্প) পরগছর আসেনি, যারা তোমাদেরকৈ ডোমাদের পালনকতার আয়াতসমূহ পাঠ করে শোমাভ এবং ডোমাদেরকে এ দিনের সাক্ষাতের ব্যাপারে সতর্ক করত? কাকিররা বলবে, হাাঁ (পরগম্বর এসেছিলেন এবং সতর্কও করেছিলেন,) কিন্ত আযাবের ওয়াদা কাফিরদের প্রতি পূর্ণ হয়ে গেছে ( এটা ওয়রখাহী নয়; বরং স্থীকারোজি যে, সতর্ক করা সন্ত্বেও আমরা কুফর করেছি। ফলে আমরা কাঁফিরদের জন্য প্রতিশ্রুত শান্তির সম্মুখীন হয়েছি। বান্তবিকই আমরা অপরাধী। অতপর) বলা হবে, ( অর্থাৎ ফেরেনতাগণ বলবে—) জাহান্নামের দরজা দিয়ে প্রবেশ কর এবং চির্কাল এখানে থাক। ( আলাহ্র বিধানাবলীর ব্যাপারে) অহংকারীদের আবাসস্থল কত নিকৃষ্ট! (এরপর তাদেরকে জাহাল্লামে চুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে। অন্য এক আয়াতে আছে 🌯 🍑 🗸 স্থার হারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করত ( এর প্রথম ভর ঈ্মান এবং পরবর্তীতে ভারও বহ

192

ন্তর রয়েছে—) তাদেরকে ( আল্লাহ্ ভীতির ন্তর অনুযায়ী) দলে দলে জালাতের দিকে (উৎসাহভরে দুত) নিয়ে যাওঁয়া হবে। যখন তারা জালাতের (সূর্ব থেকে) উদ্মুক্ত দরজার কাছে গিয়ে পেঁ।ছাবে (যাতে প্রবেশ বিলম্ব না হয়। সম্মানিত মেহ্মানদের জন্য পূর্ব থেকেই দরজা খোলা রাখা হয়—অন্য আয়াতে আছে———) এবং জান্নাছের রক্ষী (ফেরেশতা)-রা তাদেরকে (অভার্থনা জানাতে গিরে) বলবে, আস্সালামু আলাইকুম, তোমরা সুখে থাক। অতএব এতে (জানাতে) চিরকাল বসবাসের জনা প্রবেশ কর। তারা (তখন প্রবেশ করের। প্রবেশ করে) বলবে, আলাহ্র লালো ন্তকরিয়া যিনি আমাদের প্রতি তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন এবং আমাদেরকে এই ভূমির অধিবাসী করেছেন। আমরা জানাতে যথা ইচ্ছা বাস করব। (অর্থাৎ প্রত্যেকেই প্রশন্ত জায়গা পেয়েছি। খুব স্বচ্ছন্দে চলাফের করা যাবে। বসবাস ডো নিজের জায়গাতেই হবে, ভ্রমণ ইত্যাদি অনা জালাতীর জায়গাও হবে। মোটকথা,) সৎকর্ম পরায়ণদের পুরস্কার কতই চমৎকার। ( এ বাকা জারাতীদেরও ইতে পারে, আলাহ্ তা'আলারও হতে পারে।) আপনি ফেরেলতাগণকে দেখবেন যে, ( হিসাবের এজনাসে অবতরপের সময়) আরশের চারপাশ ঘিরে ডাদের পালনকর্তার পবিব্রতা ঘোষণা করছে। সমস্ত বান্দার মধ্যে ন্যায়বিচার করা হবে। (এই সুবিচারের কারণে চতুদিক থেকে প্রশংসাধানি উন্থিত হবে এবং) ৰলা হবে, সমন্ত প্রশংসা আল্লাহ্রই প্রাপা, যিনি বিষ্ঠাপতের পালনকর্তা। (তিনিই চমৎকার এ ফয়সালা করেছেন। অতপর এ ধন্যবাদসূচক ধ্বনির মধ্যে দরবার সমাণ্ড হয়ে বাবে।)

#### ভানুৰনিক ভাতব্য বিষয়

ত্র নির্মান প্রায় নির্মান ত্র প্রায় নির্মান ত্র পর্যার সমস্থান হিসাব-নিকাশের সমস্র সমস্থ পরগম্বরও উপন্থিত থাকবেন এবং জন্যান্য সাক্ষীও উপন্থিত থাকবে। সাক্ষিপণের এ তালিকার হয়ং পরগম্বরমণও থাকবেন। বেমন, এক জারাতে আছে—
ক্রিক্তি ক্রিক্তি ক্রিক্তি ক্রিক্তি ক্রিক্তি ক্রিক্তি থাকবে। বেমন, ক্রেক্তান আছে—
ক্রিক্তি ক্রেক্তি ক্রিক্তি ক্রেক্তি ক্রিক্তি ক্রিক্তিক্তি ক্রিক্তি ক্রিক্তি ক্রিক্তি ক্রিক্তি ক্রিক্তি ক্রিক্তি ক্রিক্তিক্তি ক্রিক্তি ক্রিক্তিক ক্রিক্তি ক্রিক্তিক ক্রিক্তিক

हासाह, وَلَكُو نُوا شَهَدَاءٌ عَلَى النَّاسِ अवर सक्षर मानूरवत खन-अलाम व थानरव।

त्यमन, त्यांत्रचात्न वता श्रताह : ﴿ وَلَكُلُّونَا آيَدِ يَهُمْ وَلَهُهُدُ آ رَجِلُهُمْ - ﴿ وَلَكُلُّونَا آيَدُ يَهُمْ وَلَهُهُدُ آ رَجِلُهُمْ - ﴿ وَلَكُلُّونَا آيَدُ يَهُمْ وَلَهُهُدُ آ

जिंद्यें عَيْثُ نَشَاء وَ وَ الْجَانَةُ مِنْ الْجَانَةُ مَيْثُ نَشَاءً وَ الْجَانَةُ مَيْثُ نَشَاءً

প্রাসাদ ও বাগবাগিচা তো থাকবেই, উপরন্ত তাদেরকে অন্য ভারাতীদের কাছে সাহ্বাৎ ও বেড়ানোর জন্য গম্ন করার জনুমতিও দেওরা হবে।—(তিবরানী) আবুননরীম ও জিয়ার এক রেওয়ায়েতে হ্যরত আয়েশা (রা) বলেনঃ এক বাজি রসুলে করীম (সা)—এর কাছে উপন্থিত হয়ে আর্যর করল, ইয়া রসুলালাহ। আপনার প্রতি আমার ভালবাসা এত সুগভীর যে, বাড়িতে গেলেও আপনাকেই সমরণ করি এবং পুনরার আপনার কাছে ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি থৈর্য ধরতে পারি না। কিন্তু যখন আমি আমার মৃত্যু ও আপনার ওফাতের কথা সমরণ করি, তখন বিমর্য হয়ে পড়ি। কারণ মৃত্যুর পর আপনি তো জালাতে পয়গম্বলগের সাথে উল্চাসনে আসীন থাকবেন, আর আমি জালাতে গেলেও নিম্নন্তরেই ছান পাব। কাজেই আমার চিন্তা এই য়ে, আপনাকে কিন্তুলে দেখব ? রস্তুলাহ্ (সা) তার কথা তনে কোন জওয়াব দিলেন না। অবশেষে জিবরাসল নিম্নোক্ত আয়াত নিয়ে আপ্রমন করলেন ঃ

وَمَنْ يُطْعِ اللَّهُ وَ الرُّسُولَ فَا وَلَا لِكَ مَعَ الَّذِينَ انْعُمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ

اللَّهِينَ وَالصَّدِّ يَقِينَ وَالنَّهَدَاءِ وَالصَّا لَحِينَ وَمَسَى أَوْلَاكُ وَنَيْقًا .

এই আয়াতে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আলাহ্ ও রস্তাের আনুগতা করতে থাকরে মুস্বমানগণ প্রপৃত্ব ও সিদ্দীক প্রমুখের সমেই থাকবে। আর আলাচ্য আরাতের ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, তারা উচ্চন্তরে গমনাগ্র্মনেরও অনুমতি লাভ করবে।

# महा स्<sup>र</sup>णिक

#### মন্ধায় অবতীৰ্ণ, আয়াত ৮৫, রুকু

## إنسيراللوالرخين الرحسنون خُمْ فَكُنْزِيلُ الْكِتْفِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْعَسَلِيْدِ فَ غَافِدِ الذَّنَّةِ وَقَامِلِ النَّوْبِ شَدِينِو الْعِقَابِ فِت الطَّوْلِ لِآلِلَهُ إِلَّا هُوَ ا مُومِنُدُ وَمَا يُجَادِلُ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغُرُّا لْقَلْنُهُمْ فِي الْبِلَادِ ۞ كُنْ بَتْ قَبْلُهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ وَالْأَخْزَا الْحَقَ فَالْخَذُ ثُهُمُ وَكُلِيفَ كَانَ عِقَابِ ۞ وُكُذُولِكَ حُقَتْكًا الكُنِينَ كَفَرُ وَالْكُمُمُ اصْلُبُ النَّادِينَ الْكَادِينَ النَّادِينَ الْكَادِينَ الْكِينِينَ إِ لَهُ يُسِيِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيُشَنَّهُ نِهِمْ مَذَابَ الْحِينِيرِ ۞ رَبَّيْنَا وَأَدْ خِلْهُمْ جَنَّتِ مَذْنِهِ الَّيْخِ لَهُمْ وَمَنْ صَلَّحَ مِنْ الْإِيهِمْ وَالْوَاجِهِمْ وَ ذُرِّيْتِهِمْ إِنَّكَ انْتَ

#### পর্ম করুণাময় ও অসীম দয়াবান আরাহ্র নামে ওরুঃ

(১) হা-মীম---(২) কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে আলাহ্র পক্ষ থেকে, যিনি পরাক্রমশালী, সর্বজ, (৩) গাপ ক্রমাকারী, তওবা কবুলকারী, কঠোর শাস্তিদাতা ও সামর্ধ্যবান। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তাঁরই দিকে হবে প্রত্যাবর্তন। (৪) কাফিররাই কেবল আলাহর আয়াত সম্পর্কে বিতর্ক করে। কাজেই নগরীসমূহে তাদের বিচরণ যেন আপনাকে বিভাতিতে না ফেলে। (৫) তাদের পূর্বে নূহের সম্পুদার মিখ্যারোগ করেছিল; আর তাদের পরে জন্য অনেক দলও। প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ **পরগম্বরকে আক্রমণ করার ইচ্ছা করেছিল এবং** তারা মিখ্যা বিতর্কে প্রবৃত হয়েছিল, ষেন সত্যধর্মকে বার্থ করে দিছে পারে। অতপর আছি তাদেরকে পাকড়াও করলাম। কেমন ছিল আমার শাস্তি! (৬) এভাবে কাফিরদের বেলায় আপনার পালনকতার এ <del>বাকা</del> সভা হল যে, ভারা জাহারামী। (৭) যারা আরশ বহন করে এবং যারা তার চারপাশে আছে, তারা তাদের পালনকর্তার সম্রশংস পবিষ্ঠতা বর্ণনা করে, তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মু'মিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বর্জে, হে আমাদের পালনকর্তা, আপনার রহমত ও জান স্বকিষ্ণুতে পরিব্যাপ্ত। জতএব যারা ডওবা করে এবং আগনার পথে চলে, তালেরকে ক্রমা করুন এবং স্থাহালায়ের আয়াব থেকে রক্ষা করুন। (৮) হে আমাদের পালনকর্তা, আর তাদেরকে দাখিল করুন চিরকাল বসৰাসের জারাতে, বার ওয়াদা আগনি জাদেরকে দিয়েছেন এবং তাদের বাস-দাদা, পতি-পদ্মী ও সন্তান্দের মধ্যে যারা সংকর্ম করে তাদেরকে। নিশ্চয় ভাপনি পরাক্রম-শালী, প্রভামর। (১) এবং জার্গনি তাদেরকে জমরল থেকে রক্ষা করুন। জার্গনি যাকে সেদিন অসমল থেকে রক্ষা করবেন, তার প্রতি অনুগ্রহই করকেন। এটাই মহা जॉक्स ।

#### তঞ্চসীরের সার-সংক্ষেপ

হা-মীম-(এর অর্থ আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন।) এ কিতাক অবতীর্ণ হরেছে আলাহ্র পক্ষ থেকে, যিনি পরাক্রমশালী, সর্বজ, পাপ ক্ষমাকারী, তওবা কবুলকারী, কঠোর শান্তিদাতা, সামর্থ্যবান, তিনি ব্যতীত উপাস্য নেই। তাঁরই (দিকে স্বাইকে) প্রভাবর্তন করতে হবে। (সুতরাং কোরআন পাক ও তওহীদের ব্যাপারে বিত্তর্ক করা উচিত নয়। কিন্তু এর পরেও) আলাহ্র আল্লাত (অর্থাৎ তওহীদসম্বনিত কোরআন) সম্পর্কে কেবল-তারাই বিতর্ক করে, যারা (এতে) অবিশ্বাসী। (তাদের এই অবিখাসের কারণে তাদেরকে শান্তি দেওয়াই উচিত হিল কিন্তু ছরিত শান্তি না দেওয়ার উদ্দেশ্য তাদেরকে কিল্লুদিন অবকাশ দেওয়া।) অত্তরত্ত তালের নগরীসমূহে (অবাধে সাংসারিক কাজ-কারবারের জন্য) বিচরণ যেন আপনাকে ধোঁকা না দের। (এতে আপনি মনে করবেন না যে, তারা এমনিছাবে শান্তি ও আযাব থেকে বেঁচে থাকবে এবং আরামে দিন কাটাবে। তাদের ধরপাকড় অবশাই হবে দুনিয়া ও

পরকাল উভর জারগারই, কিংবা শুধু পরকালে। সেমতে) তালের পূর্বে নূহের সম্পুদার এবং পরবর্তী জন্যান্য দকও (মেমন জাদ, সাঘুদ ইত্যাদি সত্যধর্মের প্রতি) মিথ্যারোপ করেছিল। প্রত্যেক সম্পুদার (অর্থাৎ তাদের মধ্যে যারা মুমিন ছিল না, তারা) নিজ নিজ পরসম্বরকে আক্রমণ করার সংকল্প করেছিল (আক্রমণ করে হত্যা করতে চেয়েছিল।) এবং তারা মিথ্যা বিতর্কে প্রবৃত্ত হয়েছিল, মেন সত্যকে বানচাল করে দিতে পারে। অতপর আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম। দেখুন আমার শান্তি কেমন হয়েছে! (দুনিরাতে মেমন তাদের শান্তি হয়েছে) এমনিভাবে কাফিরদের বেলায় আপনার পালনকর্তার এ বাক্য সত্য হল যে, তারা (পরকালে) জাহারামী হবে। (অর্থাৎ ইহকালেও শান্তি হয়েছে, পরকালেও হবে। এমনিভাবে কুকরের কারণে বর্তমান যুগের কাফিরদেরও ধরপাকড় হবে উভয় জাহানে অথবা পরকালে। পর্কান্তরে তওহীদপন্থী ও মুমিন সম্পুদায় এত সম্মানিত যে, নৈকট্যশীল ফেরেশতাগণ তাদের জন্য দোয়া ও ক্রমা প্রার্থনায় মশন্তল থাকে। এটা এ বিষয়ের আলামত যে, তারা একাজের জন্য আলাহের পক্ষ থেকে জাদিন্ট। কারণ, তাদের

निव्चम अहे ख. يَعْعَلُونَ مَا يَوْمُورُون जाता त्करत जामिन्डे कांजरे करत। এতে করে প্রমাণিত হয় যে, মু'মিনগণ আলাহ্র প্রিয়গান। বঁলা হরেছেঃ) আরদ বহনকারী ফেরেশতাগণ এবং আরশের চারপাশে অবছানকারী ফেরেশতাগণ তাদের পালনকর্তার প্রশংসা ও পবিল্লতা বর্ণনা করে, তাঁর প্রতি বিশ্বাস ছাপন করে এবং মু'মিনদের জনা (এভাবে) দে।রা ও ক্রমা প্রার্থনা করে যে, হে আমাদের পালনকর্তা, আপনার (ব্যাপক) রহমত ও ভান সবকিছুতেই পরিব্যাপ্ত (সুতরাং মু'মিনদের প্রতি যে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে রহমত হবে—তাদের এ ঈমান আপনার জানাও আছে।) সুতরাং যারা ( কুফর ও শিরক থেকে) তওবা করে এবং আপনার গথে চলে, তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং তাদেরকে জাহামামের আয়াব থেকে রক্ষা করুন—হে আমাদের পাল্নকর্তা, এবং ( জাহান্নাম থেকে রক্ষা করে ) তাদেরকে চিক্কাল বস-বাসের জান্নাতে দাখিল করুন, যার ওয়াদা আপনি তাদেরকে দিয়েছেন। তাদের পিতা-মাতা, পতি-পত্নী ও সন্তানদের মধ্যে যারা (জালাতের) উপযুক্ত (অর্থাৎ মু'মিন তারা এসব মু'মিনের সমপর্যায়ের না হলেও) তাদেরকেও দাখিল করুন। নিশ্চয় আপনি পরাক্রমশালী, প্রভাময়। (তাদের জন্য আরও দোয়া এই যে,) তাদেরকে (কিয়ামতের দিন সর্বপ্রকার) অনিষ্ট থেকে রক্ষা কক্সন (ষেমন, হাশরের ময়দানের অন্থিরতা)। আপনি যাকে সেদিন অনিচ্ট থেকে রক্ষা করবেন, তার প্রতি (বিরাট) অনুগ্রহ করবেন। এটাই (অর্থাৎ মাগফিরাত, সর্বপ্রকার আযাব থেকে হিফাযত ও জাগ্নাতে প্রবেশ) মহা সাফলা। (সূতরাং আপনার মু'মিন বান্দাদেরকে এ থেকে বঞ্চিত রাশ্বনে না)।

#### আনুষ্টিক ভাত্যা বিবয়

সূরার বৈশিষ্ট্য ও ক্ষরীলতঃ এখান থেকে সূরা আহকাক পর্যন্ত সাতটি সূরা 'হা-মীম' বর্ণযোগে ওরু হয়েছে। এওলোকে 'আল-হা-মীম' অথবা 'হাওয়ামীম' বলা হয়। হযরত ইবনে মসউদ (রা) রজেন, আল-হা-মীম কোরজানের রেশমী বস্ত্র, অর্থাৎ সৌশর্ম। মুসইর ইবনে কেদাম বজেন, এওলোকে অর্থাৎ নববধূ বলা হয়। হযরত ইবনে আব্বাস বলেন, প্রত্যেক বস্তুর একটি নির্যাস থাকে, কোরজানের নির্যাস হল আল-হা-মীম অথবা হাওরামীম।——(ফাষায়েলুল কোরজান)

হ্যরত আব্দুলাহ্ (রা) কোরআনের একটি দৃশ্টান্ত বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, এক ব্যক্তি পরিবার-পরিজনের বসবাসের জন্য জায়গার খোঁজে বের হল। সে এক শসা-শ্যামল প্রাক্তর দেখে খুব আনন্দিত হল। সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে সে হঠাও উর্বর বাস-বাসিচাও দেখতে পেল। এখনো দেখে সে বলতে আগল, আমি তো খ্পিটর প্রথম শ্যামলা দেখেই বিভ্মায় বোধ করছিলাম, এটা তো আরও বিভ্মায়কর। এখন বুবুন, প্রথম শ্যামলের উদাহরণ হল সাধারণ কোরআন। জার উর্বর বাগবাগিচা হল আল-হামীম। হয়রত ইবনে মসউদ (রা) এ কারণেই বলেন, আমি যখন কোরআন তিলা-ওয়াত করতে আল-হামীমে পৌছি, তখন এতে আমার চিত্ত খেন বিনোদিত হয়ে উঠে।

বিপদাপদ থেকে হিফালত ঃ মসনলে বাহ্যবারে আবু হরাররা (রা)-র রেওয়ারেতে রস্লুলাহ্ (সা) বলেন, বে বাজি দিনের ওকতে আয়াতুল কুরসী এবং সূরা মুখিনের প্রথম তিন আয়াত কুরসি ইটি পর্যন্ত পাঠ করবে সে সেদিন যে কোন কল্ট ও জনিল্ট থেকে নিরাগদ থাকবে।—(ইবনৈ কাসীর)

শরু থেকে হিকাষতঃ আবু দাউদ ও তিরমিরীতে হযরত মুহালাব ইবনে আবু সফরাই (রা)-এর সনদে রস্কুলাই (সা) কোন এক জিহাদে রালিকালীন হিকামতের জন্য বলোঁইলেন, রাজিতে তোমরা আক্রান্ত হলে তুলি পড়ে নিও। অর্থাৎ হা-মীম শব্দ ভারা দোরা করতে হবে যে, শলুরা সকল না হোক। কোন রেওয়ায়েতে তুলিকা বিভিত আছে। এর অর্থ এই বে, ভোমরা হা-মীম বললে শলুরা সকল হবে না। এ থেকে জানা গেল যে, হা-মীম বলু থেকে হিকামতের দুর্গ। — (ইবনে কাসীর)

পোশাকা লোকটি আমাকে বলল, যখন তুমি بِعَالُو اللَّهُ بُهِ পড় তখন তার সাথে

अदे लाबा गारु करता عُنَا فِرَ اللَّهُ ثُبِ ا غُفُرُ لِي अवा ए शार कराता عُنا فِرَ اللَّهُ ثُبِ ا غُفُرُ لِي अवा ए ताबा कराता की

আমাকে ক্ষমা করুন, যখন এটু গড়, তখন এর সাথে এই দোয়া পাঠ করো

وَ الْمُوْدِ الْمُوْدِ الْمُوْدِ الْمُودِ الْمُؤْدِ الْ

क्रमूल क्रमून, प्रथम प्रियो क्री क्रिक्न अपने अपने अपने अपने करता

अधार कार्ठात माखिमाछा, जामारक माखि والكوالية العقاب الألعاليني

দেবেন না এবং বছন এটা ও ও পড়, তখন এর সাথে এ দোয়া পাঠ করো

्र بيا زاالطول طُل ملي بعين

সাবেত বেনানী বজেন, এ উপদেশ শোনার পর আমি রেদিকে ভাকিরে তাকে দেখতে পেলাম না। আমি তার খোঁজে যাগানের দরজায় এসে লোকজনকে জিভেস করলাম, কোন এয়ামনী পোলাক পরিহিত ব্যক্তি এ পথে গিয়েছে কি? স্বাই বলল, আমরা এমন কোন কোক দেখিনি। সাবেত বেনানীর অন্য এক রেওয়ায়েতে আরও আছে, লোকদের ধারগা মে, তিনি হ্যরতে ইলিয়াস (আ) ছিলেন। অবশ্য অন্য রেওয়ায়েতে এর য়াজত নেই।— (ইবনে কারীর)

সমাজ সংজ্ঞারে এসৰ জান্তাহৈর প্রভাব এবং গঠেজারকদের জন্য হবরত উনর কারাকের এক মহান নির্দেশ ই ইবনে কাসীর ইবনে জাবী হাতেমের সনদে বর্ণনা করেন, সিরিয়ার জনৈক প্রভাবশালী শক্তিধর ব্যক্তি হ্যরত উমর ফাল্লক (রা)-এর নিকট আসা-যাভরা করত। কিছুদিন গর্বত ভার আগমন বন্ধ থাকার ভিনিলোকদের কাছে ভার জ্বত্বশ জিভেস করলেন। লোকেরা বলল, জামিরজ মু'মিনীন, ভার কথা বলবেন্দ্র না, সে ভো মদাঃ পান করে বিভোর হয়ে জাকে।

অতপর ধনীফা তার সচিবকে ডেকে বলনেন, তার কাছে এ চিঠি লিখ—

من ممر ابن الخطاب الى فلان بن فلان سلام عليك ذافى احبد اليك الله الا هو غا فر الذ نب و قابل النوب هد يد العقاب ذالطول لا الله الاهو الهة المعهود

জর্থাৎ উমর ইবনে খাডাবের পক্ষ থেকে জমুকের পুর জমুকের নামে—তোমার প্রতি সালাম। অতপর আমি তোমার জন্য সে আল্লাহ্র প্রশংসা করি, যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি পাপ ক্ষমাকারী, তওবা কবুলকারী, কঠোর শান্তিদাতা এবং বড় সামর্থাবান। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

অতপর তিনি মজনিসে উপস্থিত লোকদেরকে বললেন, সবাই মিলে তার জন্য দোয়া কর, যেন আল্লাহ্ তা'আলা তার মন ফিরিয়ে দেন এবং তার তওরা করুল হয়। তিনি দূতের হাতে চিঠি দিয়ে নির্দেশ দিলেন যে, লোকটির নেশার ঘোর না কাটা পর্যন্ত তার হাতে চিঠি দিও না এবং জন্য কারো কাছেও দিও না। লোকটি খুলীফার চিঠি পেয়ে তা পাঠ করল এবং চিডা করতে লাগল, এতে আমাকে শান্তির ভয়ও দেখানো হয়েছে এবং ক্ষমা করারও প্রতিশুন্তি দেওয়া হয়েছে। অতপর সে কায়া ভয় করল এবং এমন তওবা করল যে, জীবনে কখনও আর মদের কাছেও গেল না।

হযরত উমর কারকে (রা) এই প্রতিক্রিয়ার সংবাদ পেয়ে বললেন, এ ধরনের ব্যাপারে তোমাদের এমনি করা উচিত। যখন কোন মুসলমান ভাই প্রান্তিতে পতিত হয়, তখন তাকে ঠিক পথে আনার চিন্তা করো না, তাকে আরাহ্র রহমতের ভরুসা দাও এবং আরাহ্র কাছে তার তওবার খন্য দোয়া কর। তোমরা তার বিপক্ষে শয়তাননের সাহায্যকারী হয়ো না। অর্থাৎ তাকে গালমন্দ করে অথবা রাগান্তিত করে যদি দীন থেকে আরাও দুরে সরিয়ে দাও, তবে ছাই হবে শয়তানের সাহায্য। —(ইবনে কাসীর)

যারা সমাজ সংকার তথা তবলীগ ও দাওয়াতের কাজ করে, তাদের জন্য এ কাহিনীর মধ্যে মূল্যবান নির্দেশ এই যে, যে ব্যক্তিকে সংশোধন করা উদ্দেশ্য থাকে, তার জন্য নিজেও দোয়া করে, এরপর কৌশলে তাকে ঠিক সংখ আন। তাকে উত্তেজিত করলে কোন কায়দা তো হরেটু না, বরং শর্জানকে স্নাহায্য করা হবে। শন্তান তাকে আরও পথন্তভায় লিশ্ত করে দেবে। এখন আয়াত্স মূহের তক্ষসীর দেখুন ঃ

কোন কোন তফসীরবিদ বলেন, এটা সালাহর নাম। কিন্ত পূর্ববর্তী ইমামগণের মতে এসর খড়িত শব্দগুলোই ত থি বিশিষ্ট হার অর্থ একমার আলাহ্ তা'আলাই জানেন অথবা এগুলো আলাহ্ ও রস্লের মধ্যকার কোন গোপন সংকেত।

পাপ ক্ষমাকারী ও তুর্গী টাটি তওবা কবুলকারী—এ

দৃদ্ধি শব্দ অর্থের দিক দিয়ে এক হলেও আলাদা আলাদা আনা হয়েছে। কারণ, প্রথমোজ্
শব্দ বারা ইনিত করা উদ্দেশ্য যে, আল্লাহ্ তা'আলা তওবা ব্যতিরেকেও বান্দার পাপ
ক্ষমা করতে সক্ষম এবং তওবাকারীদেরকে ক্ষমা করা তাঁর একটি তণ।

وَ كَ الْطُولِ -এর শান্দিক, অর্থ প্রশন্ততা ও ধনাচ্যতা কিন্ত সামর্থ্য এবং কুগা ও অনুহাহের অর্থেও ব্যবহাত হয়।——( মাযহারী)

ان جدالا في القوان كغر — वर्षाद कांत्रजान जन्मर्त्व कांन विठर्व कृष्णतः — ( भाषशती )

এক হাদীসে আছে, একদিন রসূলুদ্ধাত্ (সা) দু'ব্যক্তিকে কোরজানের কোন এক জায়াত সম্পর্কে বাকবিততা করতে তনে ক্রোধান্দিত হয়ে বাইরে চলে জাসেন। তখন তাঁরে মুখমওলে ক্রোধের চিহ্ন পরিস্ফুট ছিল। তিনি বললেন, তোমাদের পূর্ববতী উদ্যুতরা এ কারণেই ধ্বংস হয়ে গেছে। তারা আদ্লাহ্র কিতাব সম্পর্কে বাকবিততা তক্ত করে দিয়েছিল।—(মাযহারী)

উপরোক্ত বিভর্কের অর্থ কোরআনের আরাতে পুঁত বের করা, আনর্থক সন্দেহ সৃষ্টি করে তাতে বাকবিততা করা অথবা কোন আয়াতের এরাপ অর্থ করা, যা অন্য আয়াত ও স্থাতের পরিপহী। এটা কোরআন বিকৃত করার নামার্ডর। নতুবা কোন অপ্যক্তি অথবা সংক্ষিণ্ড বাক্যের অর্থ খোঁজা, দুর্বোধ্য বাক্যের সমাধান অক্ষেত্রণ করা অথবা কোন আয়াত থেকে বিধানাবলী চয়ন করার কাজে পার্লগ্রিক আরোচ্যা-গবেষণা করা উপরোক্ত বিভর্কের অন্তর্ভুক্ত নয়, ব্ররং এটা পুগ্যকাল। —— (বায়যাতী, কুরজুবী, সামহারী)

শ্রী ক্রিয়ার বাণিজ্যিক সফরে যেত। বারতুলাহ্র সেবক হওয়ার সুবাদে সমগ্র আরবে তাদের সভ্যান ও সুখ্যাতি ছিল। ফলে তারা নিরাপদে সফর করত এবং অগাধ বাঙ্গিজ্যিক মুনাফা জর্জন করত। এর মাধ্যমেই তাদের ধনাচ্চাতা ও রাজনৈতিক প্রতিপত্তি প্রতিভিন্নত ছিল। ইসলাম ও রস্বুকুছুত্ব (সা) র প্রতি বিরোধিতা

সত্ত্বেও তাদের এই সুখ্যাতি ও প্রভাব কায়েম থাকা তাদের জন্য গর্ব ও অহংকারের বিষয় ছিল। তারা বলত, আমন্ত্রা আলাহ্র কাছে অগরাধী হলে এসব নিরামত ও ধনৈত্বর্য ছিনিয়ে নেওয়া হত । এই পরিছিতির কায়ণে কিছুসংখ্যক মুসলমানের মাঝেও সপেত সৃষ্টি হওয়ায় আশংকা ছিল। তাই আলোচ্য আয়াতে বলা ইরেছে, আলাহ্ তা'আলা বিশেষ তাৎপর্য ও কল্যাণের ভিন্তিতে তাদেরকে সামরিক অবকাশ দিয়ে দেখেছেন। এতে আপনি অগবা মুসলমানরা ষেম ধৌকায় না পড়েন। সাময়িক অবকাশের পর তারা আযাবে পতিত হবে এবং বর্তমান প্রভাব-প্রতিপত্তি ধ্বংস হয়ে বাবে। বন্ত বদর মুদ্ধে এর সূচনা হয়ে মন্ত্রা বিশ্বর পর্যন্ত হয় বছরে কোরাইশদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও রাজনৈতিক কাঠায়ো সম্পূর্ণরূপে বিধ্বন্ত হয়ে যায়।

বর্তমানে চারজন এবং কিয়ামতের দিনু আটজন হয়ে হাবে। আর্লের চারগালে ক্রত ফেরেশতা আছে, তার সংখ্যা আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে তাদের সারির সংখ্যা লাখো বণিত আছে। তাদেরকে কারকবী বলা হয়। তারা সবাই আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্যশীল ফেরেশতা। তাই আল্লোচা লালাতে বলা হয়েছে যে, এ ফেরেশ্তাগণ মু'মিনদের জন্য বিশেষ্ত যারা গোনাহ্ থেকে তওবা করে এবং শরীয়তের গথে চলে, তাদের জন্য বিভিন্ন দোয়া করেন। এটা হয় আল্লাহ্ তা'আলার আদেশের কারণে, না হয় তাদের ঘডাব ও অভ্যাসই আল্লাহ্র নেক বান্দাদের জন্য দোয়ার মশতল থাকা। এ কারণেই হয়রত মুডরিক ইবনে আবদুলাহ্ বলেন, আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে মু'মিনদের স্বাধিক হিতাকাভ্লী আল্লাহ্র ফেরেশতাগণ। মু'মিনদের জন্য তারা দোয়া করেন যে, তাদেরকে ক্রমা করা হোক, জাহালাম খেকে রক্ষা করা হোক এবং ক্রিরছারী জালাতে দাধিক করা হোক। এতদসলে তারা এ দোয়াও করেন—

দানা, পতি-পদ্ম ও সন্ধান-সন্ধতির মধ্যে যারা মাগকিরাতের যোগ্য অর্থাৎ থারা ঈমান সক্ষারে মৃত্যুবরণ করেছে, ভালেরকেও এদেরই সাথে জালাতে দাখিল করুন।

এ থেকে জানা সেল বে, মুন্তির জন্য সমান শর্ত। সমানের পর জন্যান্য সংকর্মে মুসলমানদের বাপ-দাদা, পতি-পদ্মী ও সন্তানগণ নিম্ন ভরের হলেও আল্লাই ভাগভালা তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ তাদের পূর্বপুরুষগণকেও জালাতে তাদের ভরেই স্থান দেকেন, মাভে তাদের জানক ও সন্তামি পূর্ণ হয়। কোরআন সাকের জন্য জালাতে বলা হরেছে ঃ

হ্বরত সাঈদ ইবনে জুবারের (রা) বরেন, মুঁমিন জারাতে পি হৈ তার পিতা, পুর, ভাই প্রমুখ সম্পর্কে জিড়েস করবে যে, তারা কেখিবি গ তাকে বলা হবে, তারা ভোমার মত আমল করেনি (তাই তারা এখানে গৌছতে গারবে না)। মু'মিন বরুবে, আমি যে আমল করেছি, তা কেবল নিজের জন্মই করিনি—তাদের জনাও করেছি। এরপর তাদেরকেও জালতে দাখিল করার আদেশ হবে।— (ইবনে-কাসীর)

এ রেওরায়েত উদ্ধৃত করে তক্ষসীরে মাষহারীতে বলা হয়েছে, এটা সাহাবীর উজি হলেও রস্লুরাই (সা)-র উজির পর্যায়ভূজ । এ থেকে পরিকার বোঝা যায় যে, আয়াতে যে তেওঁ দি তথা যোগাতার শর্ত আরোপ করা হয়েছে, তার অর্থ ওধু সমান—স্থামলসহ উষ্থান নয়।

إِنَّ الَّذِينُ كَفَرُوا يُنَادُونَ لَنَقْتُ اللهِ الْحَبُرُمِنَ مَّقْتِكُمُ الْفُسُّكُمُ الْفُسُّكُمُ الْفُسُّكُمُ الْفُسُّكُمُ الْفُسُّكُمُ الْفُسُّكُمُ الْفُسُّكُمُ الْفُسُّكُمُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

(১০) যারা কাফির তাদেরকে উলৈছরে বলা হবে, তোমাদের নিজেদের প্রতি তোমাদের আজকের এ ক্ষোভ অপেকা আলাহ্র ক্ষোভ অধিক ছিল, যথন তোমাদেরকে সমান আনতে বলা হরেছিল, অতপর তোমরা কুফরী করেছিলে। (১১) তারা বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি আমাদেরকে দু'বার মৃত্যু দিয়েছেন এবং দু'বার জীবন দিয়েছেন। এখন আমাদের অপরাধ শ্বীকার করছি। অতপর এখনও নিজ্তির কোন উপার আছে কি? (১২) তোমাদের এ কিফা এ কারণে বে, করন এক আলাহ্রেক ডাকা হত, তখন তোমরা কাফির হয়ে যেতে, আর যখন তার মাথে বরীককে ডাকা হত, তখন তোমরা বিশ্বাস শ্বাপন করতে। এখন আদেশ তাই, যা আলাহ্ কর্মেলন, যিনি সর্বোচ্চ, মহান।

#### তফ্সীরের সার-সংক্ষেপ

যারা কাফির, [তারা জাহায়ামে গিয়ে যখন তাদের শিরক ও কুফরের জন্য পরিতাপ করবে এবং নিজেদের প্রতি ভীষণ ঘৃণা লাগবে এমনকি, ভেডের আভিশয্যে তাদের হাতের আসুল কামড়াতে থাকবে. (দুর্রে-মনছুর) তখন] তাদেরকে উচ্চৈয়রে বলা হৰে, ভোমাদের নিজেদের প্রতি ভোমাদের কোড অপেকা আলাহর কোড অধিক ছিল, যখন (দুনিয়াতে) ভোমাদেরকে ঈমান আনভে বলা হয়েছিল, অভপর ( বলার পর) ভোমরা তা মানতে না ে (এরাপ বলার উদ্দেশ্য তালের পরিভাগ ও অনুশোর্মা আরও বাড়িয়ে তোল। ) তারা বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা, (আমরা পুনরুজ্জীবন অস্থীকার করতায়। এখন আমরা আমাদের ভুল বুঝতে পেরেছি। সেয়তে দেখে নিয়েছি যে,) আপনি আমাদেরকে দু'বার মৃত অবস্থায় রেখেছেন (জন্মের পূর্বে আমরা প্রাণহীন বন্ধর আকারে ছিলাম এবং এই পর্তপতে আসার পূর্বে দিতীয়বার মৃত হয়েছিলাম) এবং দু'বার জীবন দিয়েছেন। (এক<del>ে ইহকালের জীবন, বিতীয়</del> পরকালের বর্তমান জীবন। এই চার অবস্থার মধ্যে কাফিররা কেবল পরকালের জীবন অশ্বীকার করত, কিন্ত অনুশিশ্ট ভিন অবস্থা নিশ্চিত ছিল বিধায় সেণ্ডনো উলেশ করা হরেছে। এই স্বীকারোজির উদ্দেশ্য ছিল এই যে, এখন ১তুই অবছাও পূর্বের তিন অবৃহার ন্যায় বিশ্চিত হয়ে গেছে 💢 কাজেই আমরা জমিদির অপরাধ স্বীকার করছি, (মান্ত্ৰ মধ্যে মূল অপ্নাধ ছিল পুনক্তিভাবন অস্থীকার করা ৮ বকীগুলো ছিল এরই শাখা-প্রশাখা।) এখন (এখান থেকে) বের হওয়ার কোন উপায় আছে কি (যাতে দুনিয়াতে ফিরে গিয়ে এসব-ভুলের ক্ষতিপূরণ করে নিতে পারি? জওয়াবে বলা হবে, তোমাদের বের হওরীর কোন পথ নেই। চিরকাল এখনেই থাকতে হবে।) এটা এ ক্ষিণে যে, যখন এক আল্লাহ্ৰে ডাকা হত, (অর্থাৎ ডাওহাদের আলোচনা হত,) তখন তোমরা তা অস্বীকার করতে, আর যখন তাঁর সাঞ্চে শরীক করা হত, তখন তোমরা মেনে নিতে। তাই এটা আর্টাহ্র ফ্রসালা (হরেছে) যিনি সর্বোচ্চ, মহান। (অর্থাৎ আল্লাহর সমূকতা ও মহত্ত্বের দিক দিয়ে যেহেতু এটা মহা অপরাধ ছিল, তাই পরিণামে শান্তিও তেমনি হয়েছৈ অর্থাৎ চিরন্থায়ী জাহার্যামি)।

هُو الذي يُرِيكُمُ ايرته وَيُولُ لَكُمْ مِن التَهَا ورَثُولُ وَكَا يَتُكُاكُو اللّهِ مَن يُرِيكُمُ ايرته وَيُولُ لَكُمْ مِن الدّين وَلَو كُو الْكُونُ وَن اللّهُ مَن يُبِينُ وَلَا كُونُ وَالْكُونُ وَن اللّهُ الدّين وَلَو كُو الْكُونُ وَن اللّهُ الدّين وَلَو كُو الْكُونُ وَن اللّهُ الدّين اللّهُ الدّي الدّور الدّي الله المُولِ الْعَقَادِ وَالْمُولُ الدّومُ وَلَا اللهُ الدّومُ وَلا اللهُ الدّومُ الله المُولِ الْعَقَادِ وَالْمُولُ الدّومُ الدّومُ وَاللّهُ الدّومُ وَاللّهُ الدّومُ الله الله المُولِ الْعَقادِ وَالدّوسَانِ اللّهُ الدّومُ الدّومُ الدّومُ الدّومُ الدّومَ الدّومُ الدّومُ الدّومُ الدّومُ الدّومُ الدّومُ الدّومُ الدّومُ الدُولُ الدّومُ الدّومُ الدّومُ الدّومُ الدّومُ الدّومُ الدّومُ الدُولُ الدّومُ الدّومُ الدّومُ الدّومُ الدّومُ الدّومُ الدّومُ الدُومُ الدّومُ الدّومُ الدّومُ الدّومُ الدّومُ الدّومُ الدّومُ الدُومُ الدّومُ الدّومُ الدّومُ الدّومُ الدّومُ الدّومُ الدّومُ الدُومُ الدّومُ الدّ

مَا الطَّلِينَ مِن حَدِيمٍ وَلا شَغِيْمٍ يُطَاءُ وَيَعْكُمُ عَالِمَةُ الْأَعْيُنِ
وَمَا عَهُو الصَّدُورُ وَهُ فَالله يَعْضِ يَالْحَق وَالْدِينَ يَدُعُونَ وَفَى
وَمَا عَهُو الصَّدُورُ وَهَ وَالله يَعْضِ يَالْحَق وَالْدَعِيدُ وَالْدِينَ يَدُعُونَ وَفَى
فَوْلِهُمْ اللّهُ يَعْضُونَ بِشَى عِدِانَ الله هُو التَّعِيمُ الْبَعِيدُ وَالْمَرْفِينَ فَاللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ فَاقِيمَ اللّهُ مِنْ فَاللّهُ مِنْ فَاقِ وَ الْأَرْضِ فَاعَمُ الله بِنَ فَاعِمْ الله بِنَ فَاعِمْ الله بِنَ فَاعِمْ الله بِنَ فَاعْمُ الله بِنَ فَاعَمُ الله بِنَ فَاعْمُ الله بِنَ فَاعْمُ الله بِنَ اللّهُ مِنْ فَاقِ وَ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ قَاقِ وَ اللّهُ مِنْ فَاقِ وَ اللّهُ مِنْ فَاقِ وَاللّهُ مَا الله بِنَ اللهُ مِنْ الله مِنْ قَاقِ وَذَٰ إِلّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ فَاقِ وَمَا كُانَ لَكُمْ كَانَتُ تَأْمَنَهُمْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ الل

<sup>(</sup>১৩) তিনিই তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলী দেখান এবং তোমাদের জন্য লাকাশ থেকে নাখিল করেন রুষী। চিড়াভাবনা তারাই করে, যারা আলাহুর দিকে রুজু খাকে। (১৪) অতএৰ তোমরা ভালাহ্কে খাঁটি বিশ্বাস সহকারে ডাকু যদিও কাফিরুরা তা অপভুদ্দ করে। (১৫) তিনিই সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী, আরশের মালিক, তাঁর বাদাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা তত্ত্বপূর্ণ বিষয়াদি নায়িল করেন, যাতে সে সাক্ষাতের দিন সম্পর্কে সকলকে সত্ক করে। (১৬) যেদিন তারা বের হয়ে পড়বে, আলাহ্র কাছে তাদের কিছুই গৌপন থাক্ৰে না। আজ রাজত্ব কার? এক প্রবল পরাক্রাভ আলাত্র। (১৭) আজু প্রত্যেকেই তার ইতকমের প্রতিদান পাবে। আজ জুলুম নেই। নিশ্চর আলাহ্ ষ্টুত হিসাব প্রহণকারী। (১৮) আগনি তাদেরকে আসম দিন সম্পর্কে সভর্ক করুনী, বিষম প্রাণ কঠাগত হবে, দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হবে। পাপিচদের জন্য কোন বন্ধু নৈই এবং সুগারিশকারীও নেই, 'যার সুগারিশ প্রাহ্য হবে। (১৯) চোখের চুরি ঐবং অভরের গেপিন বিষয় তিনি জানেন। (২০) ভারাহ ফিয়সালী করেন সঠিক-ভাবে, আলাত্র পরিবর্তে তারা যাদেরকে ভাবে, তারা কিছুই ফলসালা করে না। जिल्लंडः ब्राह्माह्र् जनिक्ट्र खस्मन, जनिक्ट्रः प्राप्येमः। (२১) जात्राः कि लिल्स-विद्यमः ब्रमण ক্ষেত্রনা, প্রাতে সময়ত ্তাকের পূর্বসূরিদের কি পরিণাম হরেছে? ভারেরে পর্কি 💖 কুর্মিত পুশ্বিরতে এদের অপেক্ষা অধিকতর ছিল। অভগর আরাম্ আলেরক ভালের গোনাহের কারণে ধৃত করেছিলেন এবং জারাহ্ থেকে তাদেরকে রক্ষাকারী কেট্র ব্যানি। (২২) এর কারণ এই যে, তাদের কাছে তাদের রস্পুল্প সুস্পুল্ট নিদর্শনাবকী নিয়ে আগমন করত, অতপর তারা কাফির এইছে মাছ, তথ্ন আলাই আদের পুড ক্রেন্। নিশ্চয় তিনি শক্তিধর, কঠোর শান্তিদাতা।

#### ত্কসীরের সার-সংক্রেপ

্ৰভিনিই ভোষাদেরকে (শ্বীয় কুদ্রতেক্ত) নিদর্শনাবলী দেখান, (খাতে তল্মারা তোমরা তওহীদ সম্মাণ কর।) আর (তিনিই) আকাশ থেকে তোমাদের জন্য রিষিক প্রেরণ कर्त्वन (अर्थाक वृत्विक क्षेत्रण व्याप क्षेत्र राज वृत्विक रियक प्रेरणा एता। अठीए উল্লিখিত নিদ্রশনাবলীরই অন্তর্জু জ। এসব নিদর্শন খেকে) তথু সে-ই উপদেশ প্রহণ कृत हर (ब्बोबार्ज निर्क) तन्तु (कतात रेक्षा) कृत्य (कन्ना, कृत्यून, रेक्षा) थर চিভাভাবনার ভাগা হয়, ফদারা আলাহ্ পর্যন্ত পৌছা যায়। যখন তওহীদের প্রমাণাদি প্রতিদিঠিত রয়েছে—) অতএব তোষরা আন্তান্ত্রে খাঁটি বিশ্বাস (অর্থাৎ তও্তীদ্ ) সহ-কারে ডাক ( এবং মুসলমান হয়ে যাও) যদিও কাহ্নিররা তা অপহন্দ করে। (তাদের পরওরা করো না। কেননা,) তিনি উচ্চ মর্মাদাসম্পন্ন এবং আরলের মালিকু, তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইক্ষা ওহী অর্থাৎ তাঁর প্রত্যাদেশ প্রেরণ করেন, যাতে সে (७ शैक्षा के वाकि मानुवरक) जयरवर रुख्यात पिन (अर्था किशामरण कित) जन्मर्स्क সতর্ক করে, যেদিন সবাই ( জীলাত্র) সান্ধনে এসে উপস্থিত হবে। সেদিন জালাত্র কাছে তাদের কিছুই ছোগুন থাকবে না। আজকের দিনে কার সামাজ্য (সামাজ্য হবে) আলাহ্র যিনি একভি পরাক্রাভ। আজ প্রত্যেকেই তার কুতকর্মের প্রতিদান পাৰে। আজ (কারও প্রতি) জুলুম হবে না। আলাহ্ দুত হিসাব প্রহণকারী। (তাই) আগনি তাদেরকৈ এক আসন্ন বিপদের দিন (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন) जन्मार्क जर्जन केंक्नन, यथन केनिजा ७ छात्रण रात, (मृशुष्यत जाणिनाया) प्रम वर्ष रखेशाते উপক্রম হুবে। (সেদিন) জালিম (অর্থাৎ কাফির)-দের এমন কোন বন্ধু হবে না এবং সুপারিশকারীও হবে না, ঝারু কথা প্রাহা হয়। তিনি দুস্টির চুরি এবং অভরের গোপন বিষয় জানেন (যা অন্য কেউ জানে না। উদ্দেশ্য এই যে, তিনি বান্ধার সমন্ত প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য কাজকর্ম জানেন, যেসব কাজকর্মের উপর শান্তি ও প্রতিদান নির্ভর-শীল)। সুঠিকভাবে কয়সালা করবেন। আর আছাত্র পরিবর্তে তারা মাদেরকৈ ডাকে, তারা কিছুই স্বসালা করতে পারে না। (কেননা) আছাত্ স্বব্রিছ অনেন, স্ববিদ্ধ দেখেন। ( এমুনিভাবে আলাহ্ তা'আলা পূর্তার যাবতীয় ওপে ওণান্বিভ, আর তাদের <u>নিখ্যা উপাস্যদের কোন ঋণই নেই। তাই আলাক্ ব্যতীত কেউ কর্মালা করতে </u> সক্ষয়ও নম্বন তারা সুস্পত্ট প্রমাণাদি সত্ত্বেও অম্বীকার করে,) ভারা কি পৃথিবীতে ম্বাদা ক্রেরে দেখেনি যে, তাদের পূর্বসূরি কান্ধিরাদর (কুক্ররের কারণে) কিলপরিগতি स्टब्स् है जोबोःनिकि-नामधी अदर शृथिबील एएक बाउब्रा (नानान-दर्काती, काम-वानिका ইত্যাদি) নির্দেশনাদির দিক দিয়ে তাদের (নর্তমানদের ) সংগ্রহা অধিক/ছিল, অতপর তালের গোলাব্যু কারণে আলাব্ তাদেরকে ধৃত করলেন (অর্থাৎ তাদের উপর আষাব নাৰ্যিট করলেন) এবং আলাহ্র ( আষাবের) কবল থেকে জীলেরকে রক্ষা-কারী কেউ হয়নি। এর ( অর্থাৎ এ পাকড়ার্ড করার) কারণ এই বে, ভাদের কাছে তাদের রসূজ্যণ সুস্পত্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে আস্তেন কিউ তারা তা মান্ত না, তখন আলাহ্ তাদেরকে ধৃত করেন। নিশ্চয় তিনি মহান্তিশালী, কঠোর শান্তিদাতা

্বর্তমান কাফিরদের মধ্যেও আয়াবের সে সব কারণ বিদ্যমান রয়েছে। অতএব ভারা অয়িষ্ থেকে কেমন করে বীচান্টে গারবে)?

and the service

#### वासुनक्षिक छाछ्या विवन

رَيْعَ الْدُرْجَاتِ — কেউ কেউ তেক্ بي سور عالد رَجَاتِ — কেউ কেউ তেক্ بي سور معن कर्ष करत्नहान खनावती। खण्डव حال رجا ته الدرجات — معتبر سور معتبر معتبر

مَنَ اللهُ ذِي الْمُعَارِجِ تَعَرَّجُ الْمُلَا لَكَتَّ وَ الرَّوْجُ الْمَلَا فِي يَوْمِ كَانَ مَعْدَارِ لَا فَ مُقْدَارِكَا خَمْسِيْنَ الْفَ سَلَة -

এ আয়াত সম্পর্কে ইবনৈ-কাসীরের গবেষণাপ্রসূত অভিমন্ত এই যে, আয়াতে উল্লিখিত পঞ্চাশ হাজার বছরের পরিমাণ হল সে দুরছের বিশ্লেষণ যা মাটির সম্ভম ভর থেকে আরশ পর্যন্ত রয়েছে। তাঁর মতে এ ব্যাখ্যা বছসংখ্যক পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ভফসীর-বিদের কাছে অলগণ। তিনি আয়ও বর্ণনা করেন যে, অনেক আলিমের মতে আলাহ্র আয়শ একটি লাল ইয়াকৃত প্রভর ঘারা মিমিত, যার ব্যাস পঞ্চাশ হাজার বছরের দূরছের সমান। এমনিভাবে তার উল্লেভা মাটির সম্ভম ভর থেকে সঞ্চাশ হাজার বছরের দূরছের সমান। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন : ونفع الدرجات براها الدرجات براها الدرجات براها المامة الم

बाज्ञाल बार हु - बी अंब ए कि ज

رج الله على الله منهم با رزون لايتعفى على الله منهم

হাশরের মুয়ুদানকৈ যেহেতু একটি সমতল জুমিতে পরিণত করে দেওয়া হবে, যাতে কোন পাহাড়, গর্ত অথবা দালান কোঠা ও বৃক্ষের আড়াল থাকবে না, ডাই জুলুই উন্ধৃত মুয়ুদানে দৃষ্টির সামনে থাকবে। ত সমাবেশের দিন খিতীয় ফুঁকের পরে হবে। এমনিভাবে والم الزوى তথা সাক্ষাত এর ঘটনাও তথন হবে, যখন খিতীয় ফুঁকের পরে নতুন ভূপুর্চ সমতল করে দেওয়া হবে যাতে কোন আড়াল থাকবে না। এর পরে الملك বাক্যটি আনার কারণে বাহাত বোঝা হায় হে, আয়াহ্ আআলার এ বাণী খিতীয় ফুঁকের মাধ্যমে স্ব কিছু পুনক্ষজীবিত হওয়ার পরে বাস্তবায়িত হবে। কুরুজুরী এর সমর্থনে হয়রত জাবদুয়াহ্ ইবনে মসউদের একটি হাদীস পেশ করেছেন। হাদীসটি এই: সমন্ত মানুষ এমন এক পরিকার ভূ-খুতে একটিত হবে, হাতে কেউ কোন পোনাহ্ করেনি। তখন আয়াহ্র আদেশে এক ঘোষক ঘোষণা করবে:

কার?) মুশ্মন-কাহ্মির নিবিশেষে স্বাই এর জওয়াবে বলবে يُلُونُا الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ

কিন্ত অন্য কোন রোন রেওয়ায়েত থেকে ছানা বায় যে, আলাহ্ তা'আলা এ
উজি তখন করবেন, যখন প্রথম কুঁকের পর সমল্ল সৃণ্টি ধ্বংস হয়ে হাবে এবং
ক্রিরাসল, মাকারল, ইপ্লাফাল ও আজরাসল প্রমুখ নৈকটাশাল ফেরেশ্চাও মৃত্যুবরণ করবেন এবং এক আলাহ্র সভা ব্যতীত কোন কিছুই অবশিশ্ট থকেবে না।
এই পরিবেশে আলাহ্ বলবেন, "আজকের দিনে রাজত্ব কার?" তখন যেহেতু কোন
জওরাবদাতা থাকবে না, তাই আলাহ্ নিজেই জওয়াব দেবেনঃ "প্রবল পরাক্লান্ত এক
আলাহ্র।" হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, এতে আলাহ্ তা'আলাই প্রশ্নবারী
এবং জওয়াবদাতাও তিনিই। মুহাম্মদ ইবনে কা'ব কুরামীও তাই বলেন। হযরত
আবু হরায়রা (রা) ও ইবনে উমর (রা)-এর এ হালীস থেকে এর সমর্থন পাওয়া
যায়—কিয়ামতের দিন আলাহ্ তা'আলা সমপ্র পৃথিবীকে বাম হাতে এবং সমপ্র
আসমানসমূহকে ডান হাতে ওটিয়ে বলবেনঃ
আর্হ বাদশাহ্ ও প্রভু, আজ প্রতাপশালী ও অহংকারীরা
কোথায়? ভক্ষসীর দূররে মনস্বে উলিখিত দু'টি রেওয়ায়েত উদ্বত করার পর বলা
হরেছে এ প্রন্তি উপরোজ্ব একবার প্রথম ফুৎকারের সময় এবং আর একবার
বিতীয় ফুৎকারের সময় দু'বারই হয়তা উল্লারিত হবে। বয়ানুল কোরআনে বলা

হয়েছে, দু'বার মেনে নেওয়ার উপরই কোরজান পাকের তফলীর নির্ভরশীল নয়, বরং এটা সন্তব্পর যে, উদ্ধিতি আয়াতে প্রথম ফু'ব্রির প্রবর্তী ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। তখন স্বাইকে উপস্থিত ধরে নিয়ে এই কলেমা বলা হবে।

এবং কাউকে দেখে দৃশ্টি কিরিয়ে নির্মা অথবা অন্যে অনুভব করতে পারে না এমন-ভূবি তাকানো এগুলোই ভূপিটর চুরি। আল্লাহ্ তা'আলুর কাছে এগুলো গোপন ময়,

يُ ظُلُنَا لِلْعِبَادِ ﴿ وَ لِقُومِ إِنَّ آخَافُ عَلَيْكُمُ قُبُلُ بِالْبُنِينَٰتِ فَهَا زِلْكُمْ فِي شَلِقِ مِتَاجًا بُكُرُبِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ نُ يَنْبِعَثَ اللهُ مِنْ بَعْدِةٍ رَسُولًا . كَذَٰ لِكَ يُصِنَلُ اللهُ مَنْ النيين يُجَادِلُونَ فِي النِّي اللهِ يعَيْرِ سُلَّطُ الله عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ مُتَكَلِيرِ جَبَّادٍ ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَلْهَامُنُ انِّينَ الْعَيْنَ أَيْلُغُ الْأَسْبَابِ ﴿ أَسْبَابِ السَّمُونِ فَأَطَّلِعُ إِلَّى اللَّهِ التَّارِهُ ثُلُوعُونِينَ لِإِكْفُرُ بِأَلَّهِ وَ أُشِّرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِيُ

اليه كيس له دُعُوة في اللَّهُ فيا وَلا في الْلَخِورَة وَانَ مَرُونَا اللَّهُ اللَّهِ وَانَ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ وَانَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(২৬) খামি খাষার নিদর্শনাবলী উ স্পত্ট প্রমাণসহ মূসাকে প্রেরণ করেছি (২৪) ্রফরাউন, হামান ও লারানের কাছে, অভগর- ভারা বলল, মে ভোগোদুকর, মিধ্যা-বাদী। (২৫) অভগর দুলা যথন আমার কাছ থেকে সত্যসহ তাদের কাছে গৌছাল, তখন তারা বহুল: যারা তার সদী হয়ে বিদ্রাস স্থাপন করেছে, তাদের পুত্র-স্কারদেরকে হত্যা কর আর চায়ের নারীদেরকে জীবিত রাখ। কাফিরদের চুক্রাভ বার্থই হয়েছে। ং(২৬) কেরাউন বলল, তোমরা আমাকে ছাড়, মুসাকে হত্যা, ক্লরতে দাও, ডাকুক সে তার পালনকর্তাকে! আমি আশংকা করি বে, সে তোমাদের ধর্ম প্ররিবর্তন করে দেবে অথবা সে দেশময় বিপর্যয় সৃতিট করবে। (২৭) মূসা বলল, যারা হিসাব দিবসে বিশ্বাস করে না এমন প্রত্যেক অহংকারী থেকে আমি আমার ও তোমাদের পালনুক্তার জালয় নিয়ে নিয়েছি। (২৮) ফেরাউন গোরের এক মু'মিন ব্যক্তি, যে তার ঈমান গোপন রাখত, সে বলল, ভোমরা কি একজনকে এজন্যে হত্যা করবে যে সে বলে, আমার পালনকর্তা আল্লাহ, অথচ সে তোমাদের পালনকর্তার নিকট থেকে স্পত্ট প্রমণ-প্রই তোমাদের নিকট ভাগমন করেছে? বদি সে মিখাবাদী হয়, **তবে তার মিখ্যা**-বাদিতা তার উপরই চাপবে, ভার যদি সে সত্যবাদী হয়, তবে সেবে শান্তির কথা ৰণছে ভার কিছু না কিছু ভোমাদের উপর পড়বেই। নিশ্চরই আলাহ সীমালংঘন-कार्ती, विश्वाचानीरक श्रध क्षमर्भन करतन ना। (२४) हि जीमात कंडन, जीक अलान ভৌমাদেরই রাজহ, দেশমর ভোমরাই বিচরণ করছ; কিন্তু আমাদের আলাহের এসেংগলে কে আমাদেরকে সাহায্য করবে? ফেরাউন বলল, ভামি যা বুঝি, ফামা-দে<del>রকে</del> তাই বোঝাই, ভার ভামি তোমাদে<del>রকে মনজের গথই দেখাই। (৩০)েনে</del> मृ'मिनः वृक्तिः व्यवद्धः । द्वः क्रांत्रातः क्षण्यः । जामि । क्रामास्मतः जन् ः भूर्यवर्जीः अन्ध्रत्तत्त्वः সমূহের মত্ট বিপদ্ভদ্ধ দিনের আশংকা করি। (৩১) ক্মেন, ক্ষেমে নহু, আদু, সামুদ এ তাদের পর্যতীদের অবস্থা হল্লেছিল। আছাহ্র বালাদের প্রতিব্রকান স্কুল্ল করার্ ইচ্ছা করেন না। (৬২) হে আমার কওম, আমি তোমাদের জন্য প্রচত হাঁক-তাকের দিনের আশংকা করি, (৩৩) বেদিন তোমরা পেছনে কিরে গলায়ন করি। विद्य जातार् (शाय राजारमजाक नकाकाती क्यें शाकर मा । जातार् पाक् नवकण्डे করেন, তার কোন প্রথপ্রদর্শক নেই। (৩৪) ইতিস্কুর্ব তোমাদের কাছে ইউসুফ সুস্পট প্রমাণাদিসহ আগমন করেছিল, অভপর তোমরা তার আনীত বিষয়ে সন্দেহই পোষণ করতে। অনুস্থে বৰ্ন সে মারা গৈল, তখন ভৌমরা খনতে ওক করলে, জীয়াই ইউসুফের পরে ভার কাউকে রস্তুত্তরপৈ পাঠাবেন না। এমনিভাবে ভালাই সীমারং-ঘনকারী, সংশয়ী ব্যক্তিকে সমন্ত্রভট করেন। (৩৫) মারা নিজেদের কাছে আসত কোন দলীল ছাড়াই আলাহর আলাত সম্পর্কে বিতর্ক করে, ভাদের এ কার্ল আলাহ্ ও মুনিনদের কাছে খুবই অসভোলজনক। এমনিভাবে আলাহ্ প্রত্যেক অহংকারী-বৈরাচারী ব্যক্তির অভরে মোহর এটে দেন। (৩৬) কেরাউন বলল, হে হামনি, তুমি আমার জনা একটি সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ কর, হয়তো আমি পথে খৌছে যেতে পারব (৩৭) আকাদের পথে। অভগর উকি মেরে দেখব সূসার আলাহ্কে। বস্তুত আমি তো**ঁভাকে শ্রিখ্যাবাদীই**ামনে করি।ছ**এভাবেই কেরাউনের** কাছে সুশোভিত করা হয়েছিল তার মন্স কর্মকে এবং সোজা পথ থেকে তাকে বিরত রাজা হয়েছিল। ফেরাউনের চক্রাভ বার্থ ইওরারই ছিল। (৩৮) বু'মিন লোকটি বলল ঃ হে আমার ক্তম, তৌমরা জামার জনুসরিণ কর। আমি তৌমাদেরকে সংগ্রহণ প্রদর্শন কর্মণী (৩৯) হে আমার কওম, সাধিব এ জীবন তো কেবল উপভোগের বস্তু, আর পরকাল হচ্ছে ছারী বসবাসের গৃহ। (৪০) যে মন্দ কর্ম করে, সে কেবল তার জনুরূপ প্রতিফল পাবে, আর যে পুরুষ অথবা নারী মুর্মিন অবস্থায় সংকর্ম করে তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে। তথায় তাদেরকৈ বে-হিসাব রিষিক দেওয়া হবে। (৪১) হে আমার কওম, ব্যাগার কি, আমি ভোমাদেরকে দাওয়াত দেই মুজির দিকে, আর জোমরা জামাকে দাওয়াত দাও জাহানামের দিকে। (৪২) ভোমরা স্থামাকে দাওয়াত দাও, বাতে আমি আলাইকে অন্থীকার করি এবং তাঁর সাধে নরীক করি এমন বস্তকে, ষার কোন প্রমাণ আমার কাছে নেই। আমি তোমাদেরকে দাওরাত দেই পরাক্তম-नानी, क्रमानीन, बाबास्त्र∞निर्द्ध (80), এতে সন্দেহ নেই বে তোমুরা অস্ত্রোক নার নিৰে দাওয়াত দাও, ইহকালে ও পরকালে ভার কোন দাওয়াত নেই ে আমাদের প্রক্লাবর্তন, জারান্ত্র পিকে এবং সীমালংঘনকারীরাই জাহারামী। (৪৪) জাবি ডোমা-দেরকে:বা ব্লছি, ভোমরা একদিন তা সমরণ করবে। আমি আমার ব্যাপার আল্লাহ্র ্কাছে জেমপূর্ণ ক্রিছে। নিক্ষয় বাদারা আরাহ্র দৃষ্টিতে রয়েছে। ∞(৪৫) ভতপর জান্তাহে তাকে তাদের চক্রান্ডের জনিস্ট থেকে দক্ষা করলেন এবং ফেরান্ডন গোর্ডের শোচনীয় অবিবি প্রার্গ করন। (৪৬) সকালে ও সজান্তি তালেরকৈ আওনের সমিনি পেৰ করা হয় এবং ৰেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন আদেশ করা হবে ফেরাউন গোরকে, কঠিনতর আযাবে দাখিল কর।

3 - 2

#### ्रीक्ष **जुक्**जीसुद्ध <mark>आुद्ध-अश्स्क्रश</mark>

**जामि बासकविधामायतो ७ म्लब्हे अमान ( वर्धार मृ जिया ), निरप्त मृजा (जा)-रक ক্ষেত্রটন, হামান**্ড কারনের: ক্ষাছে গাটিয়েছি। অতপর তারা ( অথবা তাদের क्षिष्ठें क्षिप्रे) वनव । अ ला यानूकतः (७) छंछ । [ मू'फियातः क्षिप्तं यानूकतः अवर নৰুয়ত দাবি ও বিধিবিধানের ক্লেৱে তণ্ড বলল। কারাম**্ছিল বনী**্ইসরাইলের একজন এবং ৰাহ্যত ঈমানদার। কিন্তু সন্তব্য সে মুনাক্ষিক ছিল—প্রকৃত মুণীনন ছিল নাাাতাই সে ৰূসা (আ)-কে যাদুকর ও ভঙ বলত। এটাও সভবগর যে, কেবল ফেরাউন<sup>্</sup>ও হামানই একথা বলত।] জভপর মূসা**্জে)ে বখন আমার পক্চ থেকে** লভা ধর্মসহ সাধারণের প্রতি:ভাগমন করল; (এবং তাভে কেউ কেউ মুসলমানও হয়ে গেল্); ভেখন তারা া(পরামর্শ হিসাবে) বেলল যারা ্তারগুসঙ্গী হয়ে বিশ্বাস ছাপন করেছে, তাদের পুর-সভানদেরকে হত্যা করে দাও ( যাতে তাদের দল ও শজিবৃদ্ধি না হয়। কারণ তাতে করে সাম্রাজ্যের পতনের আনংকা রয়েছে; কিওঁ নারী∸ **দের** তরকাথেকে এমন আশংক্সা নেই। এ ছাড়া গৃহকর্মের জন্য তাদের ইয়েজিন আছে, তাই) তাদের নারীদেরকে জীবিত রাখ। (মোটকথা, তারা মূসা (আ)-র জবল হয়ে যাধার আশংকার তাকে প্রতিহত করার জন্য এ রাবন্ধ গ্রহণ করল।) কাফিরদের এই চক্লান্ত ব্যশ্নই হয়েছে। [সেমতে অবশেষে মূস্য (আ)-বিজয়ী হন। বনী ইসরাইন দের মবজাত পুরুসম্ভানদের হত্যার নির্দেশটি মূসা (আ)-র জন্মের পূর্বে দেওয়া হরেছিল, যার ফলে তাকে দরিয়ায় নিক্ষেপ করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল এবং আহাত্ ডা'আলা এই-শিশুর <del>মা</del>জন-পালন শ্বয়ং ফেরাউনের গৃহেই সম্পন্ন করেন। **আয়া**তে বশিষ্ট ঞ পুর হত্যার দিভীর নির্দেশ মূসা (আ)–র`জলাও নবুয়ত লাভের⊹পর তখন জারি করা হয়েছিল, যখন তার: মু'জিয়া *দে*জে:একরাউনের বংশধররা তাঁর দল ও শ**জি**-বৃদ্ধির আশংকায়া সামাজ্যের ভবিষাৎ বিগর দেখতে পায়। অবশ্য একখা কোন রেওয়ারেতে পাওয়া যায়নি যে, তখন এই হত্যার আদেশ কার্যকর হয়েছিল কি না। এরপর অরং মূসা (আ)-কে হত্যা করার ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা হল।] ফেরাউন (সভাসদদেরকে) বলল, আ্মাকে অনুমতি দাও, আমি মুসা (আ)-কে হত্যা করব। সে ভারুক তার সালনকর্তাকে (সাহায্যের জনা)। আমি আশংকা করছি যে, সে তোমাদের ধর্ম পরিবর্তন করে দেবে অথবা দেশময় বিপর্ষয় সৃষ্টি করবে। (একটি ধর্মীয় ক্ষতি, জপরটি পাথিব ক্ষতি। সভাসদরা হয়তো দেশের খাথেঁর পরিপছী মনে করে মূসা (আ)-কে হত্যা করার অনুমতি দিতে ইতন্তত করছিল, তাঁই কেরাউন "আমাকে অনুমতি দাওঁ বুরেছিল। অথবা জনগণকে একথা বোঝাবার জন্য বলেছিল যে, এ পর্যন্ত মুসা (আ)-কে হত্যা না করার কারণ উপদেশ্টাদের বাধা দান। অথচ বাছবে হত্যা করার দুঃসাহস স্বয়ং ফেরাউনেরও ছিল্ না। কেননা, বিভিন্ন সু'জিয়া দেখে সে-ও আভরিকভাবে বিশ্বাসী হয়ে সিরেছিল। তাই সে হত্যা করলে কোন আসমানী প্রবে পতিত হওয়ার আশংকা করছিল। কিন্তু নিজের শুনের পাগ সভাসুদদ্দের ঘাড়ে চাগানোর জন্য

উপরোক্ত কথাটি বলেছিল। এমনিভাবে 'সে ডাকুক তার পালনকর্তাকে' কথাটিও জনগণের কাছে আস্ফালন প্রকাশার্থ বলেছিল, যদিও সে ভেতরে ভিতরে ভরে ফাঁপছিল।) মূসা [ (আ) একথা মুখোমুখি অথবা পরেক্ষিভাবে তবে ] বললেন, আমি আমার ও ভোমাদের ( অর্থাৎ সকলের) পালনকর্তার শরণাপন হচ্ছি এমন প্রভেচক অহংকারীর অনিস্ট থেকে, বে হিসাব দিবসে বিশ্বাস্ত্রকরে না। (তাই সত্যের মুকাবিলা ক্ষরে। মুজনিসে) ক্ষেরাউন পরিবারের এক মু'মিন ব্যক্তি ছিল। সে (এ সর্মন্ত) ভার ৰীমান পোপন রাগত, (পরামর্থ ভ্রমে) সে**্বলল, ভোষরা কি একজনকে ( কেবল**) এ কারণে হত্যা করবে যে, সে যলে, 'আমার গালনকূর্তা আলাহ্।' অখচ সে তোমাদের পালনকর্তার নিকট থেকে (জাগন দাবির স্থপক্ষে) স্পন্ট প্রসাণসূহ জাগমন করিছে? ( স্মর্থাৎ নে নবুয়ত দাবির সভ্যভা প্রতিগলকারী সুশ্জিষা প্রদর্শন করে। এমতাবস্থায় তার বিরোধিতা করে তাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করা ধুবই অশোভন।) আর ধরে নাও যাদ সে মিধ্যাবাদী হয়, তবে তার খিখ্যাবাদিতার জন্য সেই দায়ী হবে, ( अवर बाह्यस्त शकः श्वरकः त्र निष्यदे वाश्विण हरव---हणा कन्नात असाजन निर्हे।) আর যদি সে সত্যবাদী হর, তবে ষেস্ব ভবিষ্যধাণী করছে, ( অর্থাৎ ঈশান না আনলে আষাব হবে ) তার কিছু না কিছু তোমাদের উপর ( অবশ্যই ) পতিত হবে । ( এমতাবস্থার তাক্তে হত্যা করলে আরও বেশি বিপদ ভেকে আনা হবে। সারকথা, তার মিখ্যাবাদিতার ক্ষেত্র ভাকে হত্যা করা বৃধা। আরু প্রতাবাদিতার ক্ষেত্রে তাকে হত্যা করা ক্ষতিকর। নিয়ন এই বে,) জালাত্ সীমালংখনকারী, মিখ্যাবাদীর অভীন্ট পূর্ণ করেন না। িক্ষর্যাৎ ক্ষণকালের জন্য তার প্রভাব বিস্তার সম্ভব হলেও পরিণামে তার বার্থতা সুনিল্টিড। সুভরাং মূসা (ভা) মিধ্যাবাদী হলে ভাকে ধ্বংস না ≉ক্ষা নানুষকৈ সন্দেহে ও বিশ্লব্রিতে পতিত ক্রার নামান্তর হবে। স্থারাহ্ তাম্বালা এরূপ করতে পারেন না। তাই অঞ্চাহ্র কাছে তার পরাভূত ও লাভিত হওয়া জরুরী। সূত্রাং ভাকে হত্যা করার প্রয়োজন কি? পক্ষান্তরে ডিনিংসভাবাদী হলে ডোমরাংনিশ্চিকই ্মিথাৰিদী, এবং মিথাৰাদিভাৱ সীমালংঘনকারী practice ব্যক্তি সফজকাম হতে পারে না। সুত্রাং তোমরা তাকে হতা। করতে সফল হবে না। সর্বাবস্থায় তাকে হত্যা না করাই প্রতিপন্ন হয়। এখানে প্রন্ন হতে পারে যে, ভাছলে কি কোন দুক্তুকারীকেই হুতা করা যাবে না? জওয়াব এই যে, যেখানে সত্যবাদী হওয়া অথবা মিথ্যাবাদী হওয়া সুন্দেহাতীত নয়, সেখানেই একথা প্রযোজ। যেকেরে অকাটা প্রমাণ, বারা মিথ্যাবাদিতা প্রমাণিত, সেখানে প্রযোজ্য নয়। তবে মূসা (আ) যে সভাবাদী, এ বিষয়ে মু'মিন লোকটির পূর্ণ বিদাস ছিল, কিন্ত জনসাধারণকে চিন্তা-ভাবনায় উদুদ্ধ করার জুনা সে এভাবে কথা বলেছিল। এরপরও এই হত্যা থেকে নির্ভ রাখার বিষয়ই বণিত হয়েছে।] হে আমার ভাইয়েরা, আজু তো তোমাদেরই রাজত্ব, এদেশে তোমরাই শাসকঃ কিও আলাহ্র শান্তি এসে গেলে কে আমাদেরকৈ সাহায়া করবে? কেরাউন ( একথা ওনে ) বলল, আমি যা বুঝি, তোমাদেরকে তাই বোঝাব ( যে, তার হত্যাই সমীচীন।) আর আমি ভোমাদেরকে কল্যাণের পৃথই দেখাই। মু'মিন ব্যক্তি ( নরম উপদেশে काल एरवे ना मिर्च दमिक ७ जैंजि अमर्गतनेत १४ जवनवन करते। वनन,

ভাইসব, জামি ভোমাদের জন্য পূর্ববর্তী সন্দ্র্যারসমূহের অনুরূপ দুদিনের জানংকা করছ। কেমন, কওমে নূই, আদ, সামূদ ও তাদের পরবর্তীদের অবস্থা হয়েছিল। আঁরাহ্ তা'আলা বান্দালের প্রতি কোন জুলুম করার ইন্ছা করেন না। (কিন্তু তোমরা মন্দ কার্ছ করনে তার দান্তি অবশ্যই ভোস করবে। এটা ইহলৌকিক আযাবের ভর প্রদর্শন, অভগর পারলৌকিক আযাবের ভর প্রদর্শন করা হয়েছে—) ভাইসব, ভোমাদের জন্য প্রচন্ত হাক-ভাকের দিনের আশংকা করি (অর্থাৎ সেদিন বিরাট বিরাট ঘটনা ঘটবে। একে অপরকে বেশি পরিমাণে ভাকাভাকি করা বিরাট ঘটনার মধ্যে থাকে। সেদিন সর্বপ্রথম শিংগা ফুকার আওরাজ হবে। এতে সব মৃত্ত জীবিভ হবে। আলাহ্ বলেনঃ

يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةُ بِا لَعَالِيَّ

আরেক ডাক হবে হিসাবের জন্য। আলাহ্ বরেন ঃ

्बाद्यक डाकाड़िक राव डामाड़ी ७ जारामा-

ते ते ते के के कियों ने कियों के कियों

জাতালা সীমালংঘনকারী ও সংশ্রমদেরকে ভাঙিতে ফেলে রাখেনা যালা নিজেলো কাছে আগত কোন দলীল ব্যতিয়েকে আলাত্র আয়াত সম্পর্কে বিতর্কভকরে, তাদের এ কাজ আন্নাহ ও মু'মিনদের কাছে খুবই অসন্তোষজনক (তোমাদের ভাতরে বেমন মোহর এটে দিয়েছেন)। এমনিভাবে আলাহ্ প্রত্যেক অহংকারী, বৈরচারী বাজির অন্তরে মোহর এঁটে দেন। (ফ্লনে তাদের মধ্যে স্থতাকে অনুধাবন করার জবকাশ থাকে না। ফেরাউন পরিবারের মু'মিন ব্যক্তির এই বির্ভিন্ন ফলে ভার ঈমান ভার খোপন থাকেনি ) ফ্রোউন (এই অকাট্য বির্তির জওয়াব দানে অক্ষম হয়ে পূর্ববৃৎ মূর্ণতা অনুযায়ী দ্বীল কায়েম ক্রার জনা হামানকে) বলল, হে হামান। পুনি আমার জন্য একটি সুউচ্<u>চ প্রাসাদ নির্মাণ কর। (আমি তাতে আরোহণ করে দেখ</u>ব) বুয়তো (এডালে) আমি আক্রদে যাওয়ার পথে পৌছি যেতে পারব, অতপর (সেধানে গিন্ধে ) মূসার আল্লাহ্কে দেখব। আর আমি তো তাকে (তার দাবিতে) মিথ্যাবাদীই মনে করি। এমনিভাবে ফেরাউনের কাছে সুশোভিত করে দেওয়া <u>হয়ে</u>ছিল,ুতার (অন্যান্য) মন্দ কর্মকেও এবং সোজা পথ থেকে সে বিরত হয়েছিল। [ সে মূসা (আ)-র মুকাবিলায় অনেক চক্রান্ত করেছিল, কিন্ত] ফেরাউনের সমন্ত চক্রান্তই বার্থ হয়েছে। (কোন্টিই সফল হয়নি)। মু'মিন লোকটি (সিনুডর দানে ফেরাউনকে অক্ষম দেখে পুনশ্চ) বলল, ভাইসব, তোমরা আমার অনুসরণ কর। আমি তোমাদেরকে সংপথ প্রদর্শন করব। (অর্থাৎ ফেরাউন প্রদর্শিত পথ সৎপথ ও হেদায়েত নয়; বরং जामि <u>य १९५५ जुक्कत पिक्टि, जान्हें</u> जरशक्षा) **कार्यका, अहे शाक्षित हो उन कश्यात्री।** আর পরকাল স্থায়ী বসবাসের জায়গা। (সেখানে প্রতিষ্ণল দেওয়ার রীতি এই যে) যে মন্দ কর্ম করে, সে কেবল তার অনুরূপ প্রতিষ্ঠল পায়, আর যে পুরুষ অথবা নারী মু'মিন অবস্থায় সংকর্ম করে তারাই জালাতে প্রবেশ করবে। আর সেধানে তানেরকে বেহিসার বিষিক দেওয়া হবে। (এই বিশ্বতিদানের সময় শুমিন ব্যক্তি জনু-ভব করন যে, প্রতিপক্ষ তার কথায়, বিসময়বোধ করছে এবং তার কথা মেনে নেয়ার পরিবর্তে তাকেই কুফরের দিকে নিমে যেতে চায়। তাই সে আরও বলন ) ভাইসব, ব্যাপার কি, আমি তো তোমাদেরকে দাওয়াত দেই মুক্তির দিকে, অরি তোমরা আমাকে দাওরাত দাও ভাইলিমের দিকে। তোমরা আমাকে দাওরাত দাও, বাতে আমি আলাহুকে অধীকার করি এবং এমন বস্তুকে তার সাথে শরীক করি, যার (শরীক হওয়ার) কোন দলীল আমার কাছে নেই। আমি তো তোমাদেরকৈ দাওয়াত দেই পরাক্রস্থালী, ক্ষমাশীল আলাহর দিকে। খতঃসিদ্ধ যে, তোমরা আমাকে যার দিকে দাওয়াত দাও, বঁস ( কোন ভাগতিক অভাব পূরণের জন্য) পুর্নিয়াতেও ডাকার যৌগ্য নয় এবং (আয়াব দূর কররি জন্য) পরকালেও (ডাকার যৌগ্য নর।) (নিশ্চিত যে,) আমা-দের প্রত্যাবর্তন আপ্লাহ্র দিকে, আর যায়ী 🤻 দাসম্বের) সীমানংখন করে, ( যেমন মুশব্লিক) ভারা স্বাই জাহারামী। (এখন ভেশ্জামার কথা তেমিটের সনে ভাল রালে না কিন্তু) ভবিষ্যতে একদিন তোখরা আখার কথা স্মরণ করবে। (মু'মিন ক্ষাক্তি পূর্ব থেকেই আশংকা করছিল যে<sub>ন</sub> এই উপদেশের কারণে তারা ভার বিরোধী হক্ষে যাৰে এবং নিৰ্যাতন করবে। তাই সে আরও বললঃ) আমি আমার ব্যাপরি

7 €°\$

13.60 B

a de la constante de la consta

আরাত্র কাছে সোপর্দ করছি। আরাত্ তা'আরা সব বাদার (নিজেই) রক্ষক। (আমি তোমাদেরকে মোটেই তয় করি না)। অতপর আরাহ্ তা'আরা তাকে (মুমিন বাজিকে) তাদের চক্রান্তের অনিল্ট থেকে রক্ষা কররেন (সেমতে সে তাদের মির্মাতন থেকে ক্ষমা পের। ত্যুমরত কাতাদার্ বলেন, তাকেও মুসা (আ)-র সাথে নির্মাতন থেকে ক্ষমা করা হয়। — (দুরার মনসূর) এবং ফেরাউন গোরকে (ফেরাউন সহ) দোচনীয় আযাব প্রাস করেল। (তা এই যে,) সকার-সর্মার তাদেরকে আওনের সামনে পেশ করা হয় (এবং বলা হয়, তোমাদেরকে ক্যমাতের দিন এতে দাখির করা হবে) এবং যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদির আন্দেশ করা হবে, ফেরাউন গোরকে (ফেরাউনসহ) কঠিন্তুর আযাবে দাখির কর।

#### 'বারুবলিক ভাত্যা বিষয়

. d} \*\*\*\*\*.

ফেরাউন বংশীর সু'মিন ঃ উপরে ছানে ছানে ছঙ্গীদ উ রিসালত অমীকার-কারীদের প্রতি শান্তিবাণী উচ্চারণ প্রসঙ্গে কাফিরদের বিরোধিতা ও হঠকারিত উলিখিত হরেছে। এর ফলে ইভাবগত কারণে রসূলুরাহ্ (সা) দুঃখিত ও চিন্তান্বিত হতেন। তাঁর সাক্ষার জন্য উপরোজ প্রায় দু'মেন্তুতে হযরত মুসা (আ) ও ফেরা-উনের কাহিনী বণিত হয়েছে। এতে ফেরাউন ও ফেরাউন গোরের সাথে একজন অহৎ ব্যক্তির দীর্ঘ কথোপকথন উক্ত হয়েছে, যিনি ফেরাউন গোরের একজন হওয়া সন্থেও মুসা (আ)-র মু'জিয়া দেখে ঈমান এনেছিলেন। কিন্ত উপযোগিতার পরি-থ্রেছিতে, নিজের ইমান, তখন পর্যন্ত গোগুন রেখেছিলেন। কথোপকথনের সময় তার ইমানও জুনুস্মক্ষে প্রকাশিত হয়ে পড়ে।

মুক্ত জিলা, সুদী, হানান বসরী প্রমুখ্ন গ্রুষ্ণ বিদ ব্যান, ইনি ক্লেরাউনের চাচাত ভাই ছিলেন। কিবতী হত্যার ঘটনার মুখন ফেরাউনের লরবান্ধে মুসা (আ)-কে পাল্টা হত্যা করার পরামর্খ চল্লছিল, ত্থান ছিনিই শহরের এক প্রান্ধ থেকে দৌড়ে এসে মুসা (আ)-কে অবহিত্ব করেছিলেন এবং মিসরের বাইরে চলে যাওয়ার প্রামর্খ দিয়েছিলেন। সুরা কাসাসে এ ঘটনা বর্ণনা করে বলা হয়েছে ঃ

### وجا سُسِ أَدْمَى الْمَدِ يَنَةُ رَجِلُ يَسْعَى

িএই মুশিন ব্যক্তির নাম কেউ কেউ 'হাবাবি' বলেছেন। প্রকৃতপক্ষে হাবাব সেই ব্যক্তির নাম, ফার কাহিনী সূরা ইয়াসীনে ব্যক্ত হয়েছে। সোহায়লীর মতে এই সুশিন ব্যক্তির নাম শামজানা। কেউ হক্টে তার নাম 'হিষকীল' বলৈছেন। হয়রত ইয়নে আকাস ধ্যেকে তাই নর্ণিত আছে।

ে এক হাদীসে রসূনুলাহ্ (সাঁ) থেলেন, সঙ্গিদীফ কল্লেকজন মার। ইএকজন গুলা ইয়াসীনে, বণিত হাবীৰ নাজারে ছিতীয়াং ক্লেরাউন বংশীর সু'মিন বাজি এবং তৃতীয় হযরত আৰু বকর (রা)। ইনি সবার শ্রেষ্ঠ।—(কুরতুবী) কল্লের্ড্রা হৈ এই —এ থেকে জানা গেল যে, কেউ জনসমক্ষে তার ঈমান প্রকাশ
না করলে এবং অন্তরে পাকাগেজে বিশ্বাস পোষণ করলে সে মুশিন বলে গণ্য হবে।
কিন্ত কোরজান—হানীস থেকে প্রমাণিত আছে যে, ঈমান বকবুল হওয়ার জন্য কেবল
অন্তরের বিশ্বাসই যথেকট নর। বরং মুখে খীকার করা শর্ত। মৌখিক খীকারেজি না

করা পর্যন্ত কেউ মুশ্মিন হবে না। তবে জনসমক্ষে লোষণা করা জরুরী নয়। এর প্রয়োজন কেবল ওজন্য যে, মানুষ যে পর্যন্ত তার ঈমান সম্বাক্ত জানতে না পারবে,

সে পর্যন্ত তার সাথে মুসলমানসূলত ব্যবহার করতে পারবে না।—( কুরতুবী)

কেরাউন গোরের মু'মিন ব্যক্তি তার কথোপকথনে কেরিটিন ও কৈরাউন পরি-বারকে বিভিন্ন ভলিতে সভ্য ও ঈমানের দিকে দাওরাভাদ্দেম এবং ভাদেরকে মুসা-হভাার প্রচেম্টা থেকেও বিরুত রাখেন।

হ্যরত আবু হাষেম আর্'রাজ (রা) নিজেকে সম্বোধন করে বলতেন, বে আর্'রাজ, কিয়ামতের দিন ঘোষণা হবে অমুক প্রকার পাপী দভায়মান হোক—তুমি তাদের সাথে দভায়মান হবে ৷ আর্থা হবে অমুক প্রকার পাপী দভায়মান হোক—তুমি তাদের সাথেও দভায়মান হবে ৷ আর্থা ঘোষণা হবে অমুক প্রকার পাপী দভায়নানা হবে ৷ আর্থা ঘোষণা হবে অমুক প্রকার পাপী দভায়নানা হবে ৷ আর্থা হবে অমুক প্রকার গোনাহ্ই সক্ষম করে রেখেছ ৷—( মাযহারী )

করবে। তফসীরের সারসংক্ষেপে বলা হয়েছে যে, অপরাধীদেরকে হিসাবের জারগা থেকে যখন জাহায়ামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, এটা তখনকার অবস্থার বর্ণনা। এর সার্মর্ম এই রে, উপরে النا المهاجية والمهاجة হওয়ার পর তাদেরকে হিসাবের জায়গা থেকে জাহায়ামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে।

কোন কোন তফসীরবিদের মতে এটা দুনিয়াতে প্রথম ফুঁকের সময়কার অবস্থা।
বখন প্রথম ফুঁক দেওরা হংব এবং পৃথিবী বিদারিত হংব, তখন মানুষ এদিক-ওদিক
দৌদ্ধে পালাতে চাইবে, কিন্তু চতুর্দিকে ফেরেশতাদের পাহারা থাকবে, পলায়নের কোন
পদ্ধ থাকবে না। তাদের মতে এই কিন্তু বলতে প্রথম ফুঁকের সময় বোঝানো
হয়েছে। তখন চতুর্দিক থেকে আখা চীৎকার শোনা বাবে। হয়রত ইবনে আফাস
ভ বাহ্হাক থেকে বিশিত আয়াতের অপর কিরাত এই কুন্তু থেকে এর সমর্থন
পাওয়া যায়। এটা এ ধাতু থেকে উদুগত, যায় অর্থ পলায়ন করা। এ তকসীর
অনুযায়ী এ কিন্তু অর্থ পলায়নের দিন এবং এই কুন্তু এরই
ব্যাখ্যা।

তক্ষসীরে মারহারীতে উদ্ধৃত হ্বর্ত জারু হ্রায়রা (রা)-র এক দীর্য হাদীসে কিয়ায়তের দিন তিন ফুঁকের উল্লেখ আছে। প্রথম ফুঁকের কলে সমগ্র সৃতিইর মাঝে বাডতা, অহিরতা ও ব্যাকুলতা দেখা দেবে। একে 'নকখারে কাখা' বলা বর। ফুঁকের কলে হ্বাই বেঁহণ হয়ে মারা যাবে। একে 'নকখারে হা'ক' বলা হয়। হুটার ফুঁকের কলে স্বাই পুনরুজ্জীবিত হবে। একে 'নকখারে নগর' বলা হয়। প্রথম ফুঁকের কলে স্বাই পুনরুজ্জীবিত হবে। একে 'নকখারে নগর' বলা হয়। প্রথম ফুঁকের দার্ঘারিত হয়ে থিতীয় ফুঁকে পরিণত হবে। কাজেই উত্তরের সম্পিট-কেই সাধারণভাবে প্রথম ফুঁক বলা হয়ে থাকে। এ হাদীসেও নকখারে ফাযা'র সময় লোকজনের এদিক-ওদিক গলারনের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে এ বিলিক প্রথম ফুঁকের সময় মানুষের এদিক-ওদিক ব্যাকুল ছুটাছুটি বোঝানো হয়েছে।

 প্রমনিভাবে আলাহ্ তা'আলা প্রত্যেক উদ্ধৃত, স্বৈরাচারীর অন্তরে ম্যেহর এঁটে দেন।
ফলে তাতে সমানের নূর প্রবেশ করে না এবং মে ভাল-মন্দের পার্থকা করাতে পারবে না।
আয়াতে এর বিশেষণ করা হয়েছে। কারণ,
সকল নৈতিকতা ও ক্রিয়াকর্মের উৎস হচ্ছে অন্তর। অন্তর থেকেই ভালমন্দ কর্ম জন্ম
লাভ করে। এ কারণেই হাদীসে বলা হয়েছে, মানুষের দেহে একটি মাংসপিও (অর্থাৎ
অন্তর) এমন আছে, যা ঠিক থাকলে সমগ্র দেহ ঠিক থাকে এবং যা নক্ট হলে সমগ্র দেহ
নক্ট হয়ে যায়। (কুরভুবী)

ক্রেন্ট্র করা হামানকে আদেশ দিল যে, একটি গগনচ্ছী সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ কর। আমি এতে ত্মারোহণ করে আল্লাহ্কে দেখে নিতে চাই। বলা বাহলা, এরূপ বোকাসুলভ পরিকল্পনা কোন লল বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিও করতে পারে না। মিসর সাম্রাজ্যের অধিপতি কেরাউন যদি বাভবিকই এরাপ পরিকল্পনা করে থাকে, তবে এটা তার চরম বোকামি ও নির্বৃদ্ধিতার পরিচায়ক। মন্ত্রীবর যদি এই আদেশ পালন করে থাকে, তবে এটা 'হবু রাজার গরুমন্ত্রীরই' বাভব প্রতিহুবি। কিন্তু কোন রাজা-ধিপতির তরক থেকে এরাপ বোকাসুলভ পরিকল্পনা আশা করা যায় না। তাই কোন কোন তক্ষসীরবিদ বলেন, এটা ফেরাউনও জানত যে, যত উচ্চ প্রাসাদই নির্মাণ করা হাম না। তাই কোন বানানো ও দেখানোর জন্য এ কাও করেছিল। কোন সহীত্ ও শক্তিশালী রেওয়ারেত থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, এরাপ কোন আকাশচুছী প্রাসাদ নির্মিত ইংয়ছিল। ক্রত্বী বর্ণনা করেন যে, এই সুউচ্চ নির্মাণ কালে তক্ষ করা হয়েছিল, যা উচ্চতায় গৌছা মারই বিধ্বত হয়ে গিয়েছিল।

আমার প্রজেয় পিতা মাওলানা মোহাম্মদ ইয়াসীন সাহেব তাঁর ওড়াদ দারুজ উলুম দেওবন্দের প্রথম প্রধান শিক্ষক মাওলানা এয়াকুব সাহেব (রা)—এর এই উজি বর্ণনা করেছেন যে, এ উচ্চ প্রাসাদ বিধ্বস্ত হওয়ার জন্য কোন আসমানী আর্থাব আসা জরুরী নয়। বরং প্রত্যেক নির্মাণের উচ্চতা তার ডিত্তির সহন ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল। তাই যত সভীর ডিডিই রাখা হোক না কেন, তা এক সীখা সর্যন্তই সভীর হবে দির্মাণ কাজের উচ্চতা ফলি এই সীখা ছাড়িয়ে মায়, তবে তা বিধ্বস্ত হওয়া অপরিহার্ম। এডে করে কেরাটেন ও হামানের আরও একটি নির্দ্ ছিতা প্রমাণিত হয়েছে।

نَسَنَذُ كُرُونَ مَا ا تُولُ لُكُمْ وَأُ نَوْقُ ا أَمْرِى الْيَ اللَّهِ أَنَّ اللَّهَ بَمِيمُ الْعَبَادِ

এটা স্বগোন্ধকে সত্যের দিকে আইবান করার উদ্দেশে মুশ্মন ব্যক্তির সর্বশৈষ<sup>ী</sup> বার্ক্য। এতে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আজ তোমরা আমার কথায় কর্ণপাত করছ না, কিন্তু আষাব যখন তোমাদেরক প্রাস করবে, তখন আমার কথা সমরণ করবে। তবে সে সমরণ নিচ্ফল হবে। এই দীর্ঘ কথোপকথন, উপদেশ ও দাওয়াতের ফলে যখন মুমিন ব্যক্তির ঈমান জনসমক্ষে প্রকাশ হরে পড়ল, তখন তিনি তাবনায় পড়লেম যে, তারা তার প্রতি নির্যাতন চালানোর চেল্টা করবে। তাই বললেন, আমি আমার ব্যাপার আলাহ্র কাছে সোপর্দ করছি। তিনি তাঁর বান্দাদের রক্ষক। মুক্লাতিল বলেন, তাঁর ধারণা অনুষায়ী ফেরাউন গোল্লের লোকেরা তাঁর প্রতি নির্যাতনে তৎপর হলে তিনি পাহাড়ের দিকে পালিয়ে তাদের নাগালের বাইরে চলে যান। পর্যতী আয়াতে তা এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ফেরাউন গোল্লের ষড়যন্তের অনিস্ট থেকে রক্ষা করলেন এবং খোদ ফেরাউন গোল্লকে কঠোর আষাব গ্রাস করে নিল। মু'মিন বান্তিকে রক্ষা করার বিশদ বিবরণ কোরআন পাকে উল্লিখিত হয়নি। কিন্তু ভাষাদৃস্টে জানা ষায় যে, ফেরাউন গোল্ল তাকে হত্যা করার ও কস্ট দেয়ার জন্য অনেক ষড়যন্ত্র করেছিল। ফেরাউন গোল্ল হাকে হত্যা করার ও কস্ট দেয়ার জন্য অনেক ষড়যন্ত্র করেছিল। ফেরাউন গোল্ল যখন সলিল সমাধি লাভ করল, তখন এই মু'মিন বান্দাকে মুসা (আ)-র সাথে রক্ষা করা হয়। এরপর পরকালের মুজি তো বলাই বাহলা।

هد الكناب —এ আয়াতের তফসীরে হযরত আবদুলাহ্ ইবনে মসউদ (রা) বলেন, ফেরাউন গোল্লের আত্মাসমূহকে কাল পাখীর আকৃতিতে প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যা দু'বার জাহাল্লামের সামনে হাজির করা হয় এবং জাহাল্লামকে দেখিয়ে বলা হয়, এটা তোমাদের আবাসস্থল।—(মাযহারী)

বুখারী ও মুসমিলে বর্ণিত হযরত আবদুলাহ্ ইবনে ওমর (রা)-এর রেওয়ায়েতে রুদূলুলাহ্ (সা) বলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ মারা গেলে তাকে কবর জগতে সকাল-সন্ধারে স্থান দেখানো হয়, যেখানে কিয়ামতের হিসাব-নিকাশের পর সে পৌছবে। সে স্থান দেখিয়ে প্রত্যহ তাকে বলা হয়, তুমি অবশেষে এখানে পৌছবে। কেউ জালাতী হলে তাকে জালাতের স্থান এবং জাহালামী হলে জাহালামের স্থান দেখানো হয়।

কৰরের আঘাৰঃ কবরের আযাব যে সতা, উপরোজ আরাত তার প্রমাণ। এছাড়া অনেক মুতাওয়াতির হাদীস এবং 'উম্মতের ইজমা' এর পঞ্চে সাক্ষ্য দেয়।

# كُنَّالَكُمْ تَبَعَّافَهُلَانَتُوْمُغُنُونَ عَنَّا نَصِيْبًا مِنَ النَّارِ قَالَ النَّيْنَ الْمَادِ ﴿ وَقَالَ النَّهُ عَنْ حَكَمٌ بِينَ الْعِبَادِ ﴿ وَقَالَ النَّانِينَ فِي النَّارِ لِخَزْنَةِ جَهُمْ انْعُوا رَبِكُمْ يُغُوفُ عَنَايُومًا مِنَ الْعَبَادِ ﴿ وَقَالَ النَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزْنَةِ جَهُمْ انْعُوا رَبِكُمْ يُغُوفُ عَنَايُومًا مِنَ الْعَدَابِ وَقَالُوا بَلَى الْعَلَى الْمُعَلِينَ إِلَا فَي صَلَيْلُ فَ النَّا الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللْمُ

(৪৭) বখন তারা জাহালামে পরস্পর বিতর্ক করবে, ভতপর দুর্কারা ভহংকারীদেরকে বলবে, ভামরা তোমাদের জনুসারী ছিলাম। তোমরা এখন জাহালামের জাওনের
কিছু ভংশ প্রামাদের থেকে নির্ম্ন করবে কি ? (৪৮) ভহংকারীরা বলবে, ভামরা
স্বাই তো জাহালামে ভাছি। ভারাহ তাঁর বান্দাদের ফয়সালা করে দিয়েছেন।
(৪৯) যারা জাহালামে ভাছে, ভারা ভাহালামের রক্ষীদেরকে বলবে, তোমরা তোমাদের
পালনকর্তাকে বল, তিনি যেন ভামাদের থেকে একদিনের ভাষাব লাভব করে দেন।
(৫০) রক্ষীরা বলবে, তোমাদের কাছে কি সুস্পত্ট প্রমাণাদিসহ ভোমাদের রস্ক্র
ভাসিননি ? তারা বলবে, হাা। রক্ষীরা বলবে, তবে তোমরাই দোরা কর। বস্তুত
কাফিরদের দোরা নিত্তলই হয়।

#### তফসীরের সার-সংক্রেপ

(সে সময়টিও লক্ষণীয়,) যখন কাফিররা জাহায়ামে পরস্পর বিতর্ক করবে এবং হীন লোকেরা (অর্থাৎ অনুসারীরা) উচ্চদ্রেলীর লোকদের (অর্থাৎ অনুস্ত-দেরকে) বলবে, আমরা (দুনিয়াতে) তোমাদের অনুসারী ছিলাম। তোমরা কি এখন আমাদের থেকে জাহায়ামের কোন অংশ নির্ভ করতে পার? (অর্থাৎ দুমিয়াতে যখন তোমরা আমাদেরকে অনুসারী করে রেখেছিল, তখন আজ আমাদেরকে কিছু সাহাষ্য করা উচিত নয় কি?) উচ্চদ্রেলীর লোকেরা বলবে, আমরা সকলেই জাহায়ামে আছি। (অর্থাৎ আমরা আমাদের আমাবই হ্রাস করতে পার না, তোমাদের আমাব কিরুপে নিরুত্ত করুর?) আরাহ্ গুণুআলা তার বালাদের মধ্যে (চূড়াছ) ক্রম্রালা করে দিয়েছেন। (এক্ষন এর বিপরীত করার সাধ্য কার?)

(অতপর ছোট বড়, অনুসারী ও অনুস্তু) য়ত লোক জাহালামে থাকবে, তারা (স্বাই মিল্ল) জাহালামের রক্ষী কেরেশতাগশকে (অনুরোধের মুদ্রে) বলবে, তোমরাই ভোকাদের পালনকর্তার কাছে দোয়া কর, তিনি যেম কোন দিম আমাদের থেকে আযাব লাঘব করেন। (অর্থাৎ আমাব সম্পূর্ণ রহিত হবে অথবা চিরতরে কম হয়ে যাবে—
এরূপ আশা তো নেই, কমপ্রে একদিনের ছুটি পেলেও তো চলে।) হেরুশতারা বলবে,
(বল তো) তোমাদের কাছে কি তোমাদের পরগম্বরগণ স্পণ্ট প্রমাণাদিসহ আসেননি
(এরং জাহারাম থেকে আম্বরক্ষার উপ্থায় বলেননি)? জাহারামীরা বলবে, হাা (এসেছিলেন, কিন্তু আমরা তাঁদের কথা মানিনি নির্মাণি করতে পারি না।
ক্রেনেতারা বলবে, তবে (আমরা তোমাদের জন্য দোয়া করতে পারি না।
ক্রেনেণ্ডারা বলবে, তবে (আমরা তোমাদের জন্য দোয়া করতে পারি না।
ক্রেনেণ্ডারা বলবে, তবে (আমরা তোমাদের জন্য দোয়া করতে পারি না।
ক্রেনেণ্ডারা বলবে, তবে (অবশ্য তোমাদের দোয়াও ফলদার্কক হবে না।
ক্রেননা,) কাফিরদের দোয়া (পরকালে) নিস্কলই হবে। (কারণ, পরকালে ঈমান
বাতীত কেদি দোয়া করুল হতে পারে না। সমানের ছান দুনিয়াতেই ছিল, খা তোমরা
হারিয়ে ফেলেছ। 'পরকালে' বলার ফারদা এই যে, দুনিয়াতে কাফিরদের দোয়াও কবুল
হতে পারে, বিমন সর্ববৃহৎ কাফির ইবলীসের কিয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকার সর্ববৃহৎ
দোয়া কবুল হয়েছে)।

الْانْتُهُادُهُ يُومُ لَا يَنْهُ وَالْطِلِوِيْنَ مَعْلِدُتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّهُ وَيُومُ يَقُومُ وَلَهُمُ اللَّهُ وَكَهُمُ الْمُلْعُنَةُ وَلَهُمُ الْمُلْعُنةُ وَلَهُمُ اللَّهُ الْمُعْدَةُ وَلَهُمُ اللَّهُ الْمُعْدَةُ وَلَهُمُ اللَّهُ الْمُعْدَةُ وَلَهُمُ اللَّهُ الْمُعْدَةُ وَلَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللّلَهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

# السَّاعَةُ لَاٰتِيَةً لَا رَبْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثُرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَقَالَ رَبُكُمُ ادْعُونِيَ آسْتِهِبُ لَكُوْمِ إِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنَ وَقَالَ رَبُكُمُ ادْعُونِيَ آسْتِهِبُ لَكُوْمِ إِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنَ وَقَالَ رَبُكُمُ ادْعُونِيَ أَسْتِهِبُ لَكُوْمِ إِنَّ اللَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنَ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

(৫১) আমি সাহাষ্য করব রসূত্রগণকে ও মু'ফিনগণকে পার্থিব জীবনে ও সাক্ষী-দের দণ্ডারমান হওরার দিবসে। (৫২) সেদিন জালিমদের ওযর-আপন্তি কোন উপকারে জাসবে না, তাদের জন্য থাকৰে অভিশাপ এবং তাদের জন্য থাকৰে মন্দ গৃহ। (৫৩) নিশ্চয় স্থামি মূসাকে হেদায়েত দান করেছিলাম এবং বনী ইসরাটলকে কিতাবের উত্তরাধিকারী করেছিলাম। (৫৪) বুদ্ধিমানদের জন্য উপদেশ ও হেদায়েতব্দরুপ। (৫৫) অতএব আপনি সবর করুন। নিশ্চয় আলাহ্র ওয়াদা সত্য। আপনি আপনার গোনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং সকাল-সন্ধ্যায় আপনার পালন্কর্তার প্রশংসাসহ পবিল্লতা বর্ণন। করুন। (৫৬) নিশ্চয় যারা আলাহ্র আয়াত সম্পর্কে বিতর্ক করে তাদের কাছে আগত কোন দলীল ব্যতিরেকে, তাদের অভরে আছে কেবল আয়ভরিতা, ষা অর্জনে তারা সফল হবে না। অতএব আপনি আলাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করুন। নি-চর তিনি সবকিছু ওনেন, সবকিছু দেখেন। (৫৭) মানুষের স্টিট অপেক্সা নভোমওল ও ভূ-বণ্ডজের সৃল্টি কঠিনতর। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ বোঝে না। (৫৮) জন্ধ ও চক্ষুত্মান সমান নয়, ভার ধারা বিদ্রাস ছাগন করে ও সৎকর্ম করে এবং কুকমী। ভোৰরা অবই জনুধাবন করে থাক। (৫৯) কিয়ামত অবশ্যই ভাসবে, এতে সন্দেহ নেই; কিন্তু অধিকাংশ লোক বিশ্বাস স্থাপন করে না। (৬০) ভোমাদের পালনকর্তা বলেন, ভোমরা আমাকে ডাক, আমি সাড়া দেব। বারা আমার ইবাদতে অহংকার করে ভারা সম্বরই জাহারামে দাখিল হবে নাশ্ছিত হয়ে।

#### তফ্সীরের সার-সংক্ষেপ

আমি আমার প্রপ্তরগণকে ও মুমিনগণকৈ পাথিব জীবনেও সাহায্য করি [রেমন, উপরে মূসা (আ)-র ঘটনা থেকে জানা ফেরা।] এবং সেদিনও, (যেদিন (আমলনামা লেখক) সাক্ষ্যদাতা ফেরেশতাগণ (সাক্ষ্যদানের জন্য) দণ্ডায়মান হবে। তোরা সেদিন সাক্ষ্যদেবে যে, রসূলগণ প্রচারকার্য সমাধা করেছেন এবং কাফিররা মিখ্যারোপ করেছে। এখানে কিয়ামতের দিন রোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ) যেদিন জালিমদের (অর্থাৎ কাফিরদের) ওযর-আগত্তি কোম উপকার দেবে না। (অর্থাৎ প্রথমত কোন ওযর-আগত্তি ধর্তব্য হবে না, আর যদি হয়ও, তবে তা উপকারী হবে না।) তাদের জন্য থাকবে অভিশাপ এবং তাদের জন্য থাকবে দুর্ভোপ। (এডাবে আপনি ও আপনার অনুসারীরা সাহায্যপ্রাণ্ড হবে এবং শলুরা লান্ছিত ও পরাভূত হবে।

কাজেই আগনি আঁয়ন্ত হোন। আগনার পূর্বে) আমি মূসা (আ)-কে হেদায়েতনামা (অর্থাৎ তওরাত) দান করেছিলাম এবং খনী ইসরাঈলকে (সেই) কিতাবের উত্তরাধিকারী করেছিলাম, তা ছিল (সূত্রু) বিবেকবানদের জন্য হেদায়েত ও উপদেশ। [বিবেকহীনরা ভাল্পারা উপকৃত ইয়নি। এমনিভাবে আগনিও মূসা (আ)-র ন্যায় রিসালত ও ওহীর অধিকারী এবং আগনার অনুসারীরাও বনী ইসরাঈলদের মত আগনার কিতাবের ধারক ও বাহক। বনী ইসরাঈলের মধ্যে বিবেকবানরা যেমন অনুসারী ছিল এবং বিবেকহীনরা অস্থীকারকারী ও বিরোধী ছিল, তেমনি আগনার উদ্মতের মধ্যেও উভয় প্রকার লোক আছে।] অতএব (এ থেকেও) আগনি (সাম্প্রনা লাভ করুন এবং

কাফিরদের উৎপীড়নে) সবর করুন। নিশ্চয় (উপরে كننصر আয়াতে বণিত) আয়াত্র ওয়ালা সত্যা: (যদি পূর্ণ সবরে রুটি হয়ে যায়, যা শরীয়তের আইনে গোনাহ না হলেও আপনার উচ্চ মর্যাদার দিক দিয়ে ক্ষতিপূরণ জরুরী হওয়ার ব্যাপারে গোনাহেরই অনুরাপ, তবে জা পূরণ করে নিন। পূরণ এই যে,) আপনি আপনার (সেই) গোনাছের জনা, (যাকে রাপক অর্থে গোনাত্ বলে দেওয়া হয়েছে) ক্রমা প্রার্থনা করুন এবং (এমন কাজে ব্যাপ্ত থাকুন, যা দুঃখজনক বিষয়াদি থেকে মনকৈ ফিরিয়ে রাখে। ্সেই ক্রেড় এই যে,) সকাল সন্ধ্যায় (অর্থাৎ সূর্বদা) আপনার পালনকর্তার প্রশংসা ও পৰিয়তা বৰ্ণনা ক্রুন্। (এ প্র্যন্ত সাম্ছনা স্মার্কে বলা হল্। অভুসুর বিত্রুরারী কাফিরদের জওয়াব দেওয়া হচ্ছে,) নিশ্চয় যারা আলাহ্র আয়াত স্ত্রশর্কে বিতর্ক করে তাদের কাছে আগত কোন দলীল ব্যতিরেকে (তাদের কাছে বিতর্কের কারণ হতে পারে, এরূপ কোন সন্দেহযুক্ত বিষয় নেই, বরং) তাদের অন্তরে আছে কেব্ল আছভরিতা, যা অর্জনে তারা কখনও স্ফল হবে না। (তারা নিজেদেরকে বড় মনে করে, ফলে অব্যের অনুসরণ করতে লজাবোধ করে। তারা অন্যদেরকে তাদের <mark>অনুসারী</mark> করার পুরাকাশ্চা পোষণ করে, কিন্ত তাদের এই বাসনা পূর্ণ হবে না , বরং সম্বরই অপমানিত ও লাশ্ছিত হবে। সে মতে বদর ইত্যাদি যুক্তে তারা মুসলমানদের হীতে পরাভূত হয়েছে।) অতএব (তারা যখন বড়ছের অভিনামী, তখন আপনার প্রতি হিংসাঁ ও শন্তুতা সবকিছুই করবে, কিন্তু ) আপনি (শঙ্কিত হবেন না বরং তাদের অনিষ্ট খেকে) আল্লাহ্র আল্রয় প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় তিনি সবঁকিছু ভানন, সবকিছু দেখেন। (এসব ভণে ভণাশ্বিত হওয়ার কারণে তিনি আর্ত্রিতদেরকে নিরাপদ রাখবেন। এটা ছিল আপনাকে রসূল মেনে নেওয়ার ব্যাপারে তাদের বিতর্ক। অত পর কিয়ামত সম্পর্কে তাদের বিতর্ক উল্লেখ ক্লরা হরেছে। অর্থাৎ-মানুষের পুনক্লজীবন: অস্বীকারকারীরা পুবই নির্বোধ, কেননা,) নিশ্চয়ই মানুষকে (পুনরায় ) সৃষ্টি করা অংশকা ইভোমঙল ও ভূমওলকে (নতুনভাবে) ্সৃতিট করা কঠিনতর কাজ। (যেমন কঠিন কাজের সামর্থ্য এমাদিত, তখন সহজ কাজের তো কথাই নেই। সপ্রমাণের জন্য এ দলীল যথেন্ট।) কিড**্জিধিকাং**শ - মানুষ (এতটুকু বিষয়) বোবে না। (কেননা, তারা চিন্তাই করে না। কেউ কেউ িচিন্ত**িকরে, বোঝে**্ডবং মানেও। এমনিভাহব**িষারা**ংকোরআন ওনে, তারাও দু'দলে বিভজ্জ—একদল বোকে এবং মানে। ভারা চক্রুতমান ও মুখিন। অপর দল বোবে মা

এবং মানে না। তারা আক্ষের ন্যায় এবং কুক্মী। এই উভয় প্রকার লোক, অর্থাৎ (এক) চন্ধুমান ও (দুই) জন্ধ এবং (এক) যারা বিখাস ছাগন করেছে ও সংকর্ম করেছে ও (দুই) ধারা কুকমী—তারা পরক্ষর সমান ময়। [এতে সব রকম মানুষ আছে বলে রসূলুলাহ্ (সা)-কে সাম্ভনা দেওয়া হয়েছে এবং সবাইকে সমান রাখা হবে:না বলে কাফিরদের প্রতি কিয়ামতের শান্তিবাপীঞ্জ উচ্চারণ করা হরেছে। ভাতপর ষারা জন্মের ন্যায় ও কুকমী, ভালেরকে শাসানো হয়েছে যে, ) তোমরা অন্নই বুবে থাক। (বুঝরে জন্ধ ও কুকমী থাকতে না। কিয়ামত সম্পর্কে বিতর্কের খবর দিয়ে জতপর কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার খৰুর দেওয়া হয়েছে যে,] কিয়ামত অৰশ্যই আসবে, এতে কোন সন্দেহ নেই! কিন্তু অধিকাংশ লোক (এর প্রমাণাদিতে চিন্তা-ভাবনা না করার কারণে একে) মানে না। (তওহীদ সম্পর্কেও তাদের বিতর্ক ছিল। ফাল আলাহ্র সাথে শরীক করত। অতপর এ সম্পর্কে বলা হয়েছে,) ভোমাদের পালনকর্তা ৰলেন, (জভাব-অন্টন মেটামোর জন্য অপরকে ডেকো না। বরং) আমাকে ডাক। আমি (অসমীচীন প্রার্থনা ব্যতীত) তোমাদের (প্রত্যেক) প্রার্থনা কবুল করব। (দোরা সম্পর্কে কোরআনের নির্ম তি বিশ্বত ক্রিটি কর্তা হিন্দু আরাতের অর্থ তাই যে, অস্মীচীন দোয়া কবৃদ্ধ করা হবে না।) যারা (একমার) আমার ইবাদত থেকে িদীরাসহ ) অহংকার ভরে অপরকে ভাকে ( ও তার ইবাদত করে অর্থাৎ নিরক করে,) ভারা সম্বয়ই লাঁটিছত হয়ে জহিলামে দাখিল হবে। 🦥

অনুষ্ঠিক ভাতব্য বিষয়

अधारण وسلنا و الذين أمنوا في العَيوة الدنياء

আদ্বাহ তা'আলার ওয়াদা রয়েছে যে, তিনি তাঁর রসূত্র ও মু'মিনগণকে সাহায্য করেন ইহকাল্লেও এবং পরকালেও। বলা বাহলা, এ সাহায্য কেবল শরুদের বিরুদ্ধেই সীমিত। অধিকাংশ পরগদরের ক্ষেত্রে এর বাস্তব্তা বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। কিন্তু কোন কোন প্রগদর যেমন, ইয়াহইয়া, যাকারিয়া ও শোয়ায়েব (আ)-কে শরুরা শহীদ করেছে এবং ক্তককে দেশান্তরিত করেছে যেমন, ইবরাহীম ও শাত্রামুল আছিয়া মুহাত্মদ (সা)। তাঁদের ক্ষেত্র আয়াতে বর্ণিত সাহায্যের বাপোরে সন্দেহ হতে পারে।

্রতন কাসীর ইবনে জরীরের বিরাত দিকে এর জওয়াব দেন যে, আয়াতে বর্পিত সাহায্যের অর্থ শন্ত্র কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ তা পরগন্ধরগণের বর্তমানে তাঁহাদেরই হাতে হোক, কিংবা তাঁদের ওফাতের পরে হোক। এর অর্থ কোনরূপ বাতিক্রম ছাড়াই সমস্থ পরগন্ধর ও মুশ্মনের কেন্ত্রে প্রযোজ্য। পরগন্ধর-ছত্যাকারীদের আযাব ও দুর্দশার বর্ণনা থারা ইতিহাসের পাতা পরিপূর্ণ। হ্যরত ইয়াইইরা, যাকারিয়া ও শোয়ায়েব (আ)-এর হত্যাকারীদের উপর বহিংশলু চাপিরে দেয়া হরেছে বারা তাদেরকে অপনানিত ও লাল্ছিত করে হত্যা করেছে। নমরাদকে আযাব দেওয়া হয়েছে। উলা (আ)-র

শরুদের উপর আরাহ্ তাংআরা রোজকদের চাপিয়ে দেন। তারা তাদেরকে লাল্ছিত করেছে। কিয়ামতের প্রারালে আরাহ্ তাঁকে শরুদের উপর প্রবল করেরেন্। রসূলুরাহ্ (সা)—র শরুদেরকে আরাহ্ তাংআলা মুসলমানদের হাতেই পরাভূত করেছেন্। তাদের বড় বড় সরদার নিহত হয়েছে, কিছু বন্দী হয়েছে এবং অবশিশ্টরা মরা বিজরের দিম প্রেক্তার হয়েছে। অবশ্য রস্লুরাহ্ (সা) তাদেরকে মুক্ত করে দিয়েছেন। তাঁর ধর্মই জগতের সমন্ত ধর্মের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছে এবং তাঁর জীবদ্শার্মই সমগ্র আরব উপরীধে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিশ্ঠিত হয়েছে।

দিন। সেখানে পরগম্বর ও মু'মিনগণের জন্য আল্লাহ্র সাহাষ্য বিশেষভাবে প্রকাশ লাভ করবে।

সম্পর্কে কোন দলীল-প্রমাণ ব্যতিরেকে বিতর্ক করে। উদ্দেশ্য, এ ধর্মকে অস্বীকার করা। এর কারণ এহাড়া কিছুই নয় যে, তাদের অন্তরে অহংকার ররেছে। তারা বড়ত্ব চায় এবং নিবু দ্বিতাবশত মনে করে যে, তাদের ধর্মে কায়েম থাকলেও এ বড়ত্ব অর্জিত হতে পারে। এ ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করলে তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা ক্ষেত্ব। কোরআন পাক বলে দিয়েছে যে, ইসলাম গ্রহণ করা বাতীত ভারা তাদের ক্ষিত বড়ত্ব ও নেতৃত্ব লাভ করতে পারবে না!—(কুরত্বী)

وَقَالَ زَبْكُمُ ا دُمُونِيْ اَ شَتَجِبُ لَكُمُ ا نَّ اللَّهِ بِنَ يَسْتَكُلُهُ وَنَ عَنَّ عَنَّ عَنَ

দোরার ছরপ । দোরার শাব্দিক অর্থ ডাকা, অধিকাংশ ক্ষেব্রে বিশেষ কোন রয়োজ্যে ডাকার অর্থে ব্যবহৃত হয়। কখনও যিকিরকেও দোয়া বলা হয়। উদ্মতে মুহাদ্মদীয়ার বিশেষ সদ্মানের কারণে এই আয়াতে তাদেরকে দোয়া করার আদেশ করা হয়েছে এবং ডা কবুল করার ওয়ালা করা হয়েছে। যারা দোরা করে না, ডাদের

কাৰে আহবার থেকে বর্ণিত আছে, পূর্ব যুগে কেবল পরগদরগণকেই বলা হত, দোয়া করুন। আমি করুল করব। এখন এই আদেশ সকলের জন্য ব্যাপক করে দেওয়া হয়েছে এবং এটা উদমতে মুখ্যুদ্যানীরই কৈষ্ণিত।——(ইবনে কাসীর)

৭৬-- শুলাক্ষে প্রায়েশ বিশ্বস্থা

জন্য শান্তিবাণী,উচ্চারণ করা হয়েছে।

এ আয়াতের তফসীরে নো'মান ইবনে বশীর বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুয়াহ্ (সা) বলেন, والعباد আয়াত তিলাওয়াত করেন।—(ইবনে কাসীর)

আধার নাছে প্রয়োজন চাওয়ারও সময় পায় না, আমি তাকে যারা চায়য়, তাদের চেয়ে বেশি দেব। এ থেকে বোঝা গেল যে, প্রত্যেক ইবাদতই দোয়ার মত ফায়দা দেয়।

্র জারাফাতের হাদীসে রস্ধুল্লাহ্ (সা) বলেন, জারাফাতে আমার দোয়াও পূর্ববর্তী প্রপ্রস্থাবন্ধ দোয়া এই কলেমাঃ

ত্রত ইবাদত ও ষিকিরকে দোরা বলা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে দোরা অর্থ ইবাদত বর্জনকারীকে জাহাল্লামের শান্তিবাণী শোনানো হয়েছে যদি সে অহংকারবনত বর্জন করে। কেননা অহংকারবনত দোরা বর্জন করি কুফরের লক্ষণ। তাই সে জাহাল্লামের যোগা হয়ে যায়। নতুবা সাধারণ দোরা করব বা ওয়াজিব নয়। দোরা না করকে গোনাই হয় না। তবে দেয়ি করি ব্রমন্ত আলিমের মতে ষোভাহাব ও উত্তম এবং হাদীস অনুযায়ী বরকত লাভের কারণ।—(মাহহারী)

দোরার ফ্রমানত ঃ রস্লুলাই (সা) বলেন, আল্লাহ্র কাছে দোরা অপেক্ষা অধিক সম্মানিত কোন বিষয় নেই।—(তির্মিষী)

তিনি আরও বলেন. খিএই বিশ্ব প্রতিপ্রমিয়ী) পোয়া ইবাদতের মগজ।—(তিপ্রমিয়ী)

অন্য এক হাদীসে আছে, আল্লাহ্ তা'আলার কাছে অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। কেননা আলাহ তা'আলা যাদ্ঞা ও প্রার্থনা পছন্দ করেন। অভাব-অন্টনের সময় সচ্ছলতার জন্য দোয়া করে রহমত প্রাপিতর জন্য অপেক্ষা করা স্বর্হুহুৎ ইবাদ্ত।—(তির্মিয়ী)

অনা এক হাদীসে রসূলুলাহ্ (সা) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র কাছে তার প্রয়োজন প্লার্থনা করে না, আল্লাহ্ তার প্রতি রুণ্ট হন।——(তির্মিয়ী)

তফসীরে মাষ্ট্রনীতে এসব রেওয়ায়েত উদ্বৃত করে বলা হয়েছে যে, দোয়া না করার কারণে আল্লাহ্র গ্যবের হমকি তখন প্রয়োজ্য ষধন কেউ নিজেকে বড় ও বেপরওয়া মনে করে দোয়া ভাগ করে। وَا اللَّهُ مُو اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

রস্লুরাহ্ (সা) বলেন, তোমরা দোয়া করতে অপার ক হয়ো না; কেননা দোয়া-সহ কেউ ধ্বংসপ্রাণ্ড হয় না।—(ইবনে হাকানি)

এক হাদীসে আছে, দোয়া মু'মিনের হাতিয়ার, ধর্মের স্কন্ত এবং আকাশ ও পৃথিবীর নূর।—(হাকিম)

অন্য এক হাদীসে রস্পুর্লাধ্ (সা) বলেন, যার জনা দোরার ধার উদ্মুক্ত করে দেওয়াঁ হয়, তার জনা রহমতের ধার উদ্মুক্ত করা হয়। নিরাপর্ভ শ্রিম্থনা করা অপেক্ষা কোন পহন্দনীয় দোরা আলাহ্র কাছে করা হয়ন।—(তির্মিয়ী) তথা নিরাপভা শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবহ। এতে জনিস্ট থেকে হিকারত ও প্রভাব-অন্টন পুরণই অন্তর্জন।

কোন গোনাহ্ অথবা সম্পর্কছেদের দেয়ো করা হারাম। এরপে দোয়া কুবুলও হয় না।

দোরা কবুলের ওরাদা ঃ উপরোক্ত আয়াতে ওয়াদা রয়েছে যে, জাদা আলাহ্র কাছে যে দোরা করে, তা কবুল হয়। কিন্তু মানুষ মাঝে মাঝে দোরা কবুল মা হওয়াও প্রত্যক্ষ করে। এর জওয়াবে আবু সাইদ খুদরী (রা) বর্ণিত হাদীসে রস্টুরাহ্ (সা) বলেন, মুসলমান আলাহ্র কাছে যে দোরাই করে, আলাহ্ তা দান করেন, যদি তা কোন গোনাহ্ অথবা সম্পর্কছেদের দোরা না হয়। দোরা কবুল হওয়ার উপায় তিনটি—তম্মধ্যে কোন না কোন উপায়ে দোরা কবুল হয়়। এক. ষা হাওয়া হয়, তাই পাওয়া। দুই. প্রার্থিত বিষয়ের পরিবর্তে পরকালের কোন স্তর্মার ও পুরক্ষার দান করা এবং

ছিন. প্রার্থিত বিষয় না প্রাণ্ডয়া। কিন্ত কোন সম্ভাব্য আপদ-বিপদ সরে যাওয়া। --- (মাষহারী)

দোরা কৰুলের শর্ত ঃ উপরোজ আয়াতে বাহাত কোন শর্ত উল্লেখ্ন নেই।
এমন কি মুসলমান হওয়াও দোয়া কবুলের শর্ত নয়। কাফির ব্যক্তির দোয়াও আলাহ্
তাতালা কবুল করেন। ইবলীস কিয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকার দোয়া করেছিল।
আলাহ্ তাতালা তা কবুল করেছেন। দোয়ার জন্য কোন সময় এবং ওমু শর্ত নয়।
তবে নির্ভরযোগ্য হাদীসসমূহে কোন কোন বিষয়কে দোয়া কবুলের পথে বাধা বলে
আখ্যায়িত করা হয়েছে। এসব বিষয় থেকে বেঁচে থাকা জরুরী। হযরত আবু
হরায়রা (রা)-র রেওয়ায়েতে রস্লুল্লাহ্ (সা) বলেন, কোন কোন লোক খুব সফর
করে এবং আকাশের দিকে হাত তুলে 'ইয়া রব' ইয়া রব' বলে দোয়া করে, কিন্ত
তাদের পারাহার ও পোলাক-পরিক্ষণ হারাম পন্থায় অভিত। এমতাবন্থায় তাদের
দোয়া কিরাপে কবুল হবে?—(মুসলিম)

প্রমনিভাবে অসাবধান, বেপরওয়া ও অনামনক্ষভাবে দোয়ার বাক্যাবলী উচ্চারণ করলে তাও কবূল হয় না বলেও হাদীসে বণিত আছে—(তিরমিয়ী)।

## لَمُ إِلَيْنِ الْمُؤَا الْمُلَاكُمْ لَوْ إِلَيْكُونُوا شَيُوْخَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتُوَفَى مِنْ كَبْلُ وَلِتَنْبِلُغُوا الْمَلَا مُسَتَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ هُوَ الَّذِي يُخِي وَيُبِيْتُ وَلَا تَصْلَى اَمْرًا وَانْتَا يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونَ ﴿ وَيُبِيْتُ وَلَا تَصْلَى اَمْرًا وَانْتَا يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونَ ﴿

(৬১) তিনিই আলাহ্ যিনি রার সৃষ্টি করেছেন তোমাদের বিপ্রামের জন্যে এবং দিবসকে ব্যর্ছেন দেখার জনো। নিশ্চয় আলাহ্ মানুষের প্রতি অনুপ্রহশীল, কিন্ত অধিকাংশ মানুষ রুভজ্জতা খীকার করে না । (৬২) তিনি আলাহ, ভৌমাদের পালনকতা, সবকিছুর চন্টা। তিনি বাতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব ভোমরা কোথায় বিভ্রান্ত হচ্ছ? (৬৩) এমনিভাবে তাদেরকে বিভাত করা হয়, যারা আলাহ্র আয়াতসমূহকৈ सदीकांत करत । (७৪) स्रामार् १थिवीरिक कर्ततस्त राजामातम् स्ता वीजदान, साकागरक ক্রেছেন ছাদ এবং ভিনি ভোমাদেরকে ভাইতি দান করেছেন, অভপর ভোমাদের আরুডি সুন্দর করেছেন এবং তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন সরিচ্ছর রিষিক। ভিনি আরাহ্, তোমাদের পালন্কর্তা । বিশ্বজনতের পালন্ক্রা, আরাহ্ বর্কতময় Ì (৬৫) তিনি চিরজীনী, তিনি বাতীত কোন উগাস্ত নেই। অভএব তাঁকে ডাক—তীর খাঁটি ইবাদভের মাধ্যম। সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহ্র। (৬৬) বলুন, মুখন আমার কাছে, আমার পালনকর্তার পক্ষ থেকে স্পত্ট প্রমাণালি এসে গেছে, তখন আলাহ ব্যতীত তোমরা যার গুজা কর, তার ইবাদত করতে আমাকে নিয়েখ করা হয়েছে। আমাকে আদুদ্ৰ করা হয়েছে বিশ্ব পাল্নকর্তার অনুগত থাকতে। (৬৭) তিনিই তো তোমাদেরকে সৃষ্টি ক্রেছেন মাটির ছারা, ভতগর গুক্তবিশু ছারা, ভতগর ভ্ষাই রক্ত দার্া, ভতপর তোমাদেরকে বের করেন শিঙরপে, ভতপর ভোমরা যৌরনে পদার্পণ কর, অতপর বার্ধকো উপনীত হও। তোমাদের কারও কারও এর পূর্বেই মৃত্যু ঘটে এবং তোমরা নির্ধারিতকালে পৌছ এবং তোমরা যাতে অনুধারন কর। (৬৮) তিনিই জীবিত করেন এবং মৃত্যু দেন। যখন তিনি কোন কাজের জাদেশ করেন, তখন একথাই বলেন, 'হয়ে যা'—তা হয়ে যায়। F. A.

## তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আলাত্ যিনি তোমাদের (উপকারের) জন্য রান্তি সৃষ্টি করেছেব, ব্যন ভোমলা তাতে বিশ্রাম করে, ডিনিই দিবসকে (দেখার জন্য) উজ্জ্বে করেছেন (ক্ষাতে তোমরা অবাধে জীবিকা অর্জন কর)। নিশ্চর আলাস্থ ভাগোলা মানুষের প্রস্তি শুব অনুশ্রহনীল ( তিনি তাদের উপযোগিতার প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন), কিন্ত অধিকাংশ মানুষ ( এসব নিরামডের) কুতজ্তা প্রকাশ কুবে না ( বরং উপ্টে চিরক ) কুরে। তিনি আলাহ, তোমাদের পালনকর্তা, ( তারা নয়, যাদেরকে তোমরা স্বনগড়া তৈরি, করে রেখেছ।)

তিনি সবকিছুর প্রস্টা। তিনি ব্যভ়ীত অন্য কোন উপাস্য নেই। (তওহীদ প্রমাণিত হওয়ার পর) ভোমরা কোথায় (শিরক করে) উল্টা দিকে যাছ? (ভোমাদেরই কথা কি, ভোমরা মেমন বিষেষ ও হঠকারিতাবশত উল্টা দিকে যাচ্ছে,) এমনিভাবে (পূর্ববর্তী) তারাও উল্টা চলত, যারা আল্লাহ্র (সুপ্টিগত ও আইনগত) নিদশনা-বলীকে অস্বীকার করত। আলাহ্ই পৃথিবীকে তোমাদের জন্য বাসস্থান করেছেন এবং আকাশকে ( উপরে) ছাদ (সদৃশ) করেছেন। তিনি তোমাদের আকৃতি গঠন করে চমৎকার আকৃতি করেছেন। (সেমতে মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমান কোন প্রাণীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুসমঞ্জস নয়। এটা প্রত্যক্ষ ও স্বীকৃত।) তিনি তোমাদেরকে উৎ**রুল্ট** বস্ত আহারের জন্য দিয়েছেন। (সুতরাং) তিনি আলাহ্ তোমাদের পালনকর্তা, অতপর উচ্চ মর্যাদাবান জাল্লাহ্, যিনি সারাবিখের পালনকর্তা। ভিনি চিরঞ্জীব। তিনি রাতীত্বকোন উপাস্য নেই। অতএব তোমরা (সকলেই) খাঁটি বিয়াস সহকারে তাঁকে ডাক ( এবং শিরক করো না)। সমস্ত প্রশংসা আলাহ্র, মিনি বিশ্ব পাল্নকর্তা। আপনি ( মুশরিকদের উদ্ধেশে) বলুন, যখন আমার কাছে আমার পালনকর্তার প্রক থেকে ( যুক্তিভিত্তিক ও ইতিহাসভিত্তিক) স্পষ্ট প্রমাণাদি এসে গেছে, তখন আলাহ্ বাতীত তোমরা মার পূজা কর, তার ইবাদত করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে। ্ উদ্দেশ্য এই ষে, আমাকে শিরক করতে নিষেধ করা হয়েছে।) আমাকে আদেশ করা হয়েছে ( একখার) বির পালনকর্তার সামনে ( ইবাদতে ) মাথা নভ রাখতে। ( উদ্দেশ্য এই যে, আমি তওহীদ মেনে নিতে আদিল্ট হয়েছি।) তিনিই ভোমাদেরকে (অর্থাৎ ভেমোদের আদি প্রুষদেরকে ) মাটি বারা সৃষ্টি করেছেন, অভপর ( তার বংশধরকৈ) ৰীৰ্য ঘারা, অতপর জমাট রক্ত ঘারা, অতপর তোমাদেরকে শিশুরূপে ( মায়ের পর্ভ থেকে) বের করেন, জতপর ( তোমাদেরকে জীবিত রাখেন,) যাতে তোমরা ষৌবনে পদার্পণ কর, অতপর ( তোমাদেরকে আরও জীবিত রাখেন) যাতে তোমরা বার্ধক্যে উপনীত হও। তোমাদের কেউ কেউ ( যৌবনে ও বার্ধক্যে পৌছার) পূর্বেই মারা যায় এবং (তোমাদের প্রত্যেককেই এক বিশেষ বয়স দেন,) যাতে তোমরা সবাই (নিজ নিজ) নির্ধারিত কারে পৌচ এবং (এসব কাজ এজনা করেছেন,) যাতে তোমরা (এসব বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করে আল্লাহ্র তওহীদকে) অনুধাবন কর। তিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। তিনি যখন কোন কাজ (অকস্মাৎ) পূর্ণ করতে চান, তখন এতটুকু বলে দেন, 'হয়ে যা'। তা হয়ে যায়।

## গ্লানুবলিক ভাত্ত্য বিষয় 🦈

উন্নির্দিত আরাউসমূহে আরাহ্র নিরামত ও পরিপূর্ণ শীক্তি-সমিথ্যের কৃতিগর নিদর্শন পেশ করি তওহাঁদের দাওরাত দেওরা হয়েছে।

निया कसना, निया مُعَلَ لَكُم اللَّهُلَ لِتُعَكِّنُوا فَهُمْ وَاللَّهَارَ مُبْصُوا

কৃত বড় নিয়ায়ত। আল্লাহ্ তা'আলা সকল শ্রেণীর মানুষ বরং জন্ত-জানোয়ারকৈ পর্যন্ত স্বভাৰগতভাবে নিপ্রার একটি সময় নিদিন্ট করে দিয়েছেন। সে সময়টিকে অল্লকারাক্ষম করে নিপ্রার উপযোগী করে দিয়েছেন। এখন রান্তিবেলীয় নিপ্রা আসা সকলেরই স্বভাব ও মজ্জায় পরিণত করে দেওরা হয়েছে। নতুবা মানুষ কাজ কারবারের জন্য বৈমন নিজ লভাব ও সুমোগ-সুবিধা অনুযায়ী সময় নিদিন্ট করে, নিপ্রাও যদি তেমনি ইচ্ছাধীন বাাপার হত এবং প্রত্যেকেই বিভিন্ন সময়ে নিপ্রার পরিকল্পনা করত, তবে নিপ্রিতরাও নিপ্রার সুখ পেত না এবং জাগ্রতদেরও কাজ কারবারের শৃংখলা বজায় থাকত না। কারণ, মানুষের প্রয়োজন পারস্পরিক জড়িত থাকে! বিভিন্ন সময়ে নিপ্রা হয়ে বেত এবং নিপ্রিতদের সেই কাজ, যা নিপ্রিতদের সাথে জড়িত, বিশ্বিত হয়ে যেত এবং নিপ্রিতদের সেই কাজও পশু হয়ে যেত, যা জাগ্রতদের সাথে জড়িত। যদি কেবল মানুষের নিপ্রার সময় নিদিন্ট থাকত এবং জন্ত-জানোয়ারের নিপ্রার সময় ভিন্ন হত তবুও মানুষের কাজের শৃংখলা বিশ্বিত হত।

শেকে বতর এও উৎকৃত্ট করে গঠন করেছেন। তাকে চিডা ও সদরসম করার শভিদ্যেছেন। সে হন্ত-পদ ধারা বিভিন্ন প্রকার বন্ত ও শিক্ষসমন্ত্রী তৈরি করে নিজের সুবের বাবস্থা করে নেয়। তার পানাহারও সাধারণ জন্ত-জানোয়ার খেকে বহন। জন্ত-জানোয়াররা মুখে ঘাস খায় ও পান করে আর মানুষ হাহের সাহায়ো করে। সাধারণ জন্ত-জানোয়ারের খাদা এক জাতীয়, কেউ শুধু মাংস খায়, কেউ ঘাস ও লতা-পাতা খায়। কিন্ত মানুষ তার খাদ্যকে বিভিন্ন প্রকার বন্ত, ফল-মূল, তরি-তরকারি, গোশন্ত ও মসলা ধায় মুখরোচক ও স্থাদমুক্ত করে খায়। এক এক ফল ধারা রকমারি খাদ্য-আচার, মুক্রা ও চাট্টনী তৈরী করে খায়।

النير كذا الذين يجادلون في البوالله الذيك يعكرون في الموالله الذين كذا الموني الموني كذا الموني المون

## وَيْهَا ، فَيْنُسُ مَثْوَ الْمُتَكَيِّرِينَ ﴿ فَاصْدِرُ إِنَّ وَفِلَا اللهِ حَقَّ فَاصْدِرُ إِنَّ وَفِلَا اللهِ حَقَّ فَاصَدِرُ إِنَّ وَفِلَا اللهِ حَقَّ فَامَّا بُرِينَكَ بَعْضَا لَلِ صَنْعِلُ هُمُ اوْنَكُو فَيَنَكُ فَالْيَنَايُرُجُعُونَ ﴿ وَلَقُنُ ارْسُلُنَا رُسُلُا مِنْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمُ مَن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمُ اللّهُ وَيَعْمَى بِالْمَقِقِ وَخَوْلُ اللّهُ وَلَا كُولُونَ فَي اللّهُ وَالْمُعَلِقُ وَالْمُعَلِقُ وَالْمُعَلِيْكُ اللّهُ وَالْمُولُ وَالْمُعَلِيْكُ اللّهُ وَالْمُعَلِقُ وَالْمُعَلِيْكُ اللّهُ وَالْمُعَلِقُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعِلّمُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعِلّمُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

(৬৯) আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা আলাহ্র আলাত সম্পর্কে বিতর্ক করে, তারা কোধার ফিরছে? (৭০) যারা কিতাবের প্রতি এবং যে বিষয় দিয়ে জামি পদ্মসদাদপকে প্রেরণ করেছি, সে বিষয়ের প্রতি<sup>্</sup>মিখ্যারোপ করে। জতএই সতুরই তারা জানতে পারবে, (৭১) যখন বেড়ি ও শুখল তাদের গলদেশে পড়বে। তাদেরকে টেনে নিয়ে বাওয়া হবে (৭২) ফুটড পানিতে, অতপর তাদেরকে আভনে ভালানো হবে (৭৬) অত্তনর ভাদেরকে বলা হবে, কোখায় পেল যাদেরকে তোমরা শরীক করতে (৭৪) আলাহ্ ব্যতীত ? তারা কলবে, তারা জামাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে সেছে, বরং আমরা তো ইতিপূর্বে কোন কিছুর গুজাই করতাম না। এমনিভাবে আলাহ্ কাফির-দেরকে বিছার করেন। (৭৫) এটা এ কারণে যে, ভোমরা দুনিয়াতে জন্যায়ভাবে জানন্দ উরাস করতে এবং এ কারণে যে, তোমরা ঔছত্য করতে। (৭৬) প্রবেশ কর তোমরা জাহান্নামের দরজা দিয়ে সেখানে চিরকাল বসবাসের জন্য। কত নিরুস্ট দাভিকদের আৰাসহল! (৭৭) অতএব আগনি সবর করুন। নিশ্চয় আরাহ্র ওয়াদা সত্য। অভগর আমি কাফিরদের ক যে শান্তির ওয়াল দেই, তার কিয়দংশু যদি আগন।কে দেখিরে দেই অথবা আগনার প্রাণ হরণ করে নৈই, স্বাবস্থার ভারা ভো আমারট কাছে किरत कांजरवे। (१৮) क्रांत्रि कांशनात भूरवे कान्क त्रज्ञुव छात्रभ करत्रि, कर्मच कात्र७ কারও বটনা আগনার কাছে বির্ত করেছি এবং কার্ও কারও ঘটনা আগনার কাছে वासीयर बनुमहि वाणीण स्कान निमन निस्त्र बाजी कान ब्रमुखन কীজ নর। যখন ভারটের ভাদেশ জাসবে, তখন ন্যায়ুসরত ক্য়সাবা হয়ে যাবে। লেকের মিগুলপন্তীরা ক্ষতিগ্রন্ত ক্বে।

## ভক্সীরের সার-সংক্ষেপ

আগনি কি ত্রাদেরকে দেখেননি, যারা আল্লাহর আদ্রাত সন্দর্কে বিতর্ক করে, তৃলা (সত্য থেকে) কোখার ফিরছে? যারা কিন্তাবের প্রতি এবং যে বিষয় দিয়ে আমি সম্বাহরসন্কে প্রেরণ করেছি, সে বিষয়ের প্রতি মিখ্যারোপ করে। (এতে

কিতাব, বিধানাবলী ও মু'জিয়া সব অন্তর্ভু রয়েছে। কেননা, আরবের মুশরিকরা অন্য কোন পন্নগম্বরকেও মানতো না।) অতএব সত্তরই ( অর্থাৎ কিয়ামতে) তারা জানতে পারবে, যখন বেড়ি তাদের গলদেশে থাকবে এবং ( বেড়ি ) শৃংখল ( যুজ হবে, শৃংখলের অপর প্রান্ত ফেরেশতাদের হাতে থাকবে। এসব শৃংখল सারা) তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে ফুটব্ত পানিতে, অতপর তাদেরকে আগুনে পোড়ানো হবে। অতপর তাদেরকে জিভাসা করা হবে, কোথায় গেল আল্লাহ্ বাতীত সেই উপাস্য-ভলো, ষাদেরকে তোমরা শরীক করতে? ( অর্থাৎ তারা তোমাদের সাহায্য করে না কেন?) তারা বলবে, তারা তো আমাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে গেছে, বরং ( সত্য কথা এই যে,) আমরা ইতিপূর্বে (দুনিয়াতে যে প্রতিমা পূজা করতাম, এখন জানা গেল ষে,) আমরা কোন কিছুর পূজা করতাম না। (অর্থাৎ বোঝা গেল যে, তারা কোন বস্তুসতা ছিল না। ডুল ফুটে উঠলে এ ধরনের কথা বলা হয়। অর্থাৎ ষশ্বন কোন কাজের ফলই অজিত হয় না, তখন মনে করা উচিত যে, সবই কাজই হয়নি) আল্লাহ্ এমনিভাবে কাঞ্চিরদেরকে বিদ্রান্ত করেন। (যে বিষয়ের কোন বন্তসভা না হওয়া এবং অনুপকারী হওৠর কথা তারা নিজে্রাই পরকালে স্বীকার করবে, আজ ইহকালে তারা তারই পূজার মশণ্ডল রয়েছে। বলা হবে,) এটা ( অর্থাৎ এই শান্তি ) এ কারণে যে, তোমরা দুনিয়াতে অন্যায়ভাবে আনন্দ-উল্লাস করতে এবং এ কারণে যে, তোমরা ঔদ্ধত্য করতে। ( এর আগে তাদেরকে আদেশ করা হবে,) প্রবেশ কর জাহান্নামের দরজা দিয়ে (এবং) চিরকাল এখানে থাক। কত নিরুণ্<mark>ট দান্তিকদের</mark> আবাসস্থল। (তাদের কাছ থেকে মখন এভাবে প্রতিশোধ নেয়া হবে, তখন) আপনি স্বর করুন (কিছুদিন)। নিশ্চয় আঞ্লাহ্র ওয়াদা সত্য। অতপর আমি কাঞ্চির-দেরকে যে শাস্তির (সর্বাবস্থায়) ওয়াদা দেই (যে, কুষ্ণর করলে আযাব হবে) তার কিয়দংশ যদি আপনাকে দেখিয়ে দেই (অর্থাৎ আপনার জীবদ্দশায় তাদের উপর কিছু আষাব নাষিল হয়,) অথবা (নাষিল হওয়ার পূর্বেই) আমি আপনার ্রপাণ হরণ করি (পরবতীতে আষাব নাষিল হোক বা না হোক)—-স্বাবভায় তারা তো আমারই কান্দ্র ফিরে আসবে। (তখন ানিশ্চিতরূপেই তাদের উপর আযাব নাযিল একথা ক্ষরণ করেও সাম্থনা লাভ করুন যে,) আমি আপনার পূর্বে অনেক রসূল প্রেরণ করেছি, তাঁদের কারও কারও কাহিনী আপনার কাছে (সংক্ষেপে অথবা বিস্তারিত) বিরত করেছি এবং কারও কারও কাহিনী বিরত করিনি। (এতটুকু বিষয় সকলের মধ্যেই জড়িন্ন যে,) কোন রসূল দারা এটা হতে পারেনি যে, আলাহ্র অনুমতি ছাড়া কোন **সু'ডি**যা নিয়ে আসবে (এবং উচ্মতের প্রত্যেক আবদার পূর্ণ করবে। কেউ কেউ এ কারণেও তাদের প্রতি মিখাারোপ করেছে। এমনিভাবে মুশরিকরা আপনার প্রতিও মিখ্যারোপ করে। কাজেই আপনি সাম্মনা রাধুন এবং সবর করুন।) অতপর যখন (আয়াব নাফিল হওয়া সম্পক্তি) আলাহ্র আদেশ আসবে, (ইহকালে হোক কিংবা পরকাল্পে ) তখন ন্যায়সঙ্গত (কার্যগত ) কয়সালা হয়ে যাবে। তখন মিধ্যা-পদ্বীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

## আনুষ্টিক ভাতব্য বিষয়

य, जाराम्ममीरानत्र अथाय من الكويم الم في الناريسجوون في الناريسجوون ون الناريسجوون في الناريسجوون ون الناريسجوون في صفاه من المحتجم في المح

هن لا جَهَنَّمُ النَّنَى يَكُنَّ بَ بِهَا الْمُجْرِ مُونَ يَطُو نُونَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ حَمِيْمِ أَنِ هن لا جَهَنَّمُ النَّنَى يَكُنِّ بَ بِهَا الْمُجْرِ مُونَ يَطُو نُونَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ حَمِيْمِ أَنِي هن المُحَمِّمِ النَّهِ عَلَيْهِ الْمُحْدِرِ مُونَ يَطُو نُونَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ حَمِيْمِ أَنِي

চিস্তা করলে জানা যায় যে, এতদুভারের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। জাহানামেরই অনেক স্করে বিভিন্ন প্রকার আষাব থাকবে। এর মধ্যে এক স্কর হামীম অর্থাৎ
কুটন্ত পানিরও থাকবে। স্বতন্ত ও আলাদা হওয়ার কারণে একে জাহানামের বাইরেও
বলা যায় এবং জাহানামেরই এক স্কর হওয়ার কারণে একে জাহানামও বলা যায়।
ইবনে-কাসীর বলেন, জাহানামীদেরকে শৃত্বলিত অবস্থায় কখনও টিনে হামামে এবং
কখনও জাহীমে নিক্ষেপ করা হবে।

প্রতিন ভারা অর্থাৎ জাহান্নামে প্রে মুশরিকরা বলবে—জামাদের উপাস্য প্রতিমা ও শরতান আজ উধাও হয়ে গেছে। অর্থাৎ আমাদের দৃশ্টিলোচর হছে না যদিও তারা জাহান্নামের কোন কোণে পড়ে জাছে। তারাও যে জাহান্নামেই থাকবে, এ সম্পর্কে অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

فرح ـ بِمَا كُنْكُمْ تَقُرُ حُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَهْرِ الْحَقِّ وَ بِمَا كُنْتُمْ تَمُرَ حُونَ فَ

এর অর্থ আনন্দিত ও উল্লসিত হওয়া এবং टু এর অর্থ দ্ভ করা, অর্থ সম্পদের অহংকারী হয়ে অপরের অধিকার ধর্ব করা। टু স্ববিহায় নিম্দ্রীয় ও হারাম। পক্ষাতরে टু অর্থাৎ আনন্দ যদি ধনসম্পদের নেশায় আল্লাহ্কে ভুলে গোনাহুর কাজ

षाता হয়, তবে হারাম ও নাজায়েষ। আলোচ্য আয়াতে এই আনন্দই বোঝানো হয়েছে। কারানের- কাহিনীতেও শুক্ত এ আর্থিই ব্যবহৃত হয়েছে। বলা হয়েছে—

जर्थार जानम-उद्यान ना । وَ نَقُرَ مُ إِنَّ اللَّهُ لَا يَحِبُ الْفَرِحِيْنَ

আলাহ্—তা'আলা আনন্দ-উল্লাসকারীদেরকে প্রছম্ম করেন না। আনন্দ-উল্লাসের আরেক স্তর হল পাথিব নিয়ামত ও সুখকে আলাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ ও দান মনে করে তজ্ঞাে আনন্দ প্রকাশ করা। এটা জায়েয়, মুস্তাহাব বরং আদিন্ট কর্তব্য। এ আনন্দ সম্পর্কে কোরআন বলে, তিন্দিন অর্থাৎ এ কারণে তাদের আনন্দিত হওয়া উচিত। আলােচ্য আয়াতে শুল-কে সর্বাবস্থায় আয়াবের কারণ বলা হয়েছে এবং শুল-এয় সাাধে উল্লাম্ভ কথাটি যুক্ত করে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, অন্যায় ও অবৈধ ভাগের মাধ্যমে আনন্দ করা হায়াম এবং ন্যায় ও বৈধ ভাগের কারণে কৃতক্ততাস্বরূপ আনন্দিত হওয়া ইবাদত ও স্বভ্রাবের কাল।

রসূলুলাই (সা) সামন্দে কাফিরদের আযাবের অপেক্ষা করছিলেন। তাই তাঁর সাম্থনার জন্য আয়াতে বলা হয়েছে, আপনি সবর করুন। আলাহ্ তা'আলা কাফিরদের আযাবের বাাগারে যে ওয়াদা করেছেন, তা অবশাই পূর্ণ হবে—আপনার জীবনীশায় অথবা ওফাতের পরে। কাফিরদের আযাবের অপেক্ষা করা বাহাত 'রহমাতৃলিল আলামীন' (বিশ্বজনতের জন্য রহ্মত) গুণের পরিপহী। কিন্তু অপরাধীদেরকে শান্তি দেওয়ার লক্ষ্য যদি নির্যাতিত-নিরাপরাধ মুশীননদেরকৈ সাম্থনা দেওয়া হয়, তবে অপরাধীদেরকে সাজা দেওয়া দয়া ও অনুকম্পার পরিপহী নয়। কোন অপরাধীকে শান্তি দেওয়া কারও মতেই দয়ার পরিপহীরূপে গণ্য হয় না।

الله الذي جَعَلَكُكُو الْانْعَامُ لِتَرْكُبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُونَ فَ وَكُكُو فَيْهَا تَأْكُونَ فَ وَكَكُو فَيْهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةٌ فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَكُكُو فَيْهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةٌ فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا مَاجَةٌ فِي صَدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا مَا اللهِ وَعَلَيْهَا مَا اللهِ وَعَلَيْهَا اللهُ اللهِ اللهِ وَعَلَيْهُمْ وَاللهُ اللهُ ا

## فَيَّا اَغْنَى عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿ فَلَتَاجَا ءَ ثُهُمْ رُسُلُهُمْ وَالْبَيْنُونَ ﴿ فَلَتَاجَا ءَ ثُهُمْ رُسُلُهُمْ وَالْبَيْنُونَ وَفَلَا يَالُمُ مِنَا كَانُوا بِهِ فَرَخُوا مِمَا كَانُوا بِهِ فَلَمْ مِنَا كَانُوا بِهُ فَلَمْ الْمَا فَالْوَا الْمَثَا بِاللّٰهِ وَخِلَاهُ وَكُفَرُنَا فَيُسْتَهُونِهُ وَفَلَا اللّٰهِ اللّٰهِ وَخِلَاهُ وَكُفُرُنَا فَيُسْتَهُونِهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهِ وَخِلَاهُ وَكُفُرُونَ فَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْحَلْوُونَ فَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْحَلْوُونَ فَي اللّٰهُ اللّٰهُ الْحَلْوُونَ فَ فَاللّٰهُ اللّٰهُ الْحَلْوُونَ فَ فَاللّٰهُ اللّٰهُ الْحَلْوُونَ فَى اللّٰهُ اللّٰهُ الْحَلْوُونَ فَ فَاللّٰهُ اللّٰهُ الْحَلْوُونَ فَى اللّٰهُ اللّٰهُ الْحَلْوُونَ فَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْحَلْوُونَ فَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْحَلْوُونَ فَى اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰلَاللّٰ اللّٰهُ اللّٰلَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلَا اللّٰهُ اللّٰلَال

(৭৯) আরাহ্ তোমাদের জনা চতুষ্পদ জন্ত সৃষ্টি করেছেন, যাতে কোন কোনটিকে বাহন হিসাবে ব্যবহার কর এবং কোন কোনটিকে **ডক্ষণ** কর। (৮০) তাতে তোমাদের জন্য জনেক উপকারিতা রয়েছে। আর এজন্যে সৃষ্টি করেছেন ; যাতে সেগুলোতে আরোহণ করে তোমরা তোমাদের অভীন্ট প্রয়োজন পূর্ণ করতে পার। এওলোর উপর এবং নৌকার উপর ডোমরা বাহিত হও। (৮১) তিনি ডোমাদেরকে ভার নিদর্শনাবলী দেখান। অতএব তোমরা আলাইর কোন্ কোন্ নিদর্শনকে অভীকার করবে? (৮২) তারা কি পৃথিবীতে দ্রমণ করেনি? করলে দেখত, তাদের পূর্ববতীদের কি পরিণাম হয়েছে। তারা তাদের চেয়ে সংখ্যায় বেশি এবং শক্তি ও কীভিতে অধিক প্রব<del>ন</del> ছিল, অতপর তাদের কর্ম তাদেরকে কোন উপকার দেয়নি। (৮৬) তাদের কাছে যখন ভাদের রসূত্রগণ স্পদ্ট প্রমাণাদিসহ আগমন করেছিল, তখন তারা নিজেদের আনগরিমার দভ প্রকাশ করেছিল। তারা যে বিষয় নিয়ে ঠাট্টা-বিদুপ করেছিল, তাই তাদেরকে প্রাস করে নিয়েছিক:) (৮৪) তারা যখন আমার শান্তি প্রত্যক্ষ করল, তখন বলল, আম্রা এক আলাহ্র প্রতি বিশ্বাস করলাম এবং যাদেরকে শরীক করতাম, তাদেরকে পরিহার করলাম। (৮৫) অতপর তাদের এ ঈমান তাদের কোন উপকারে আসল না যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করল। আলাহ্র এ নিয়মই পূর্ব থেকে তাঁর বান্দাদের মধ্যে প্রচল্লিত রয়েছে। সেক্ষেত্রে কাফিররা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

## তফসীরের সার-সংক্রেপ

আরাষ্ট তোমাদের জন্য চতুস্পদ জন্ত সৃষ্টি করেছেন, যাতে এর কোন কোনচিতে আরোহণ কর এবং কোন কোনটি আহারও কর। এওলোতে তোমাদের আরও আনেক উপকারিতা ররেছে (যেমন এদের লোম ও পশম কাজে লাসে,) আর এজন্য সৃষ্টি করেছেন, যাতে সেওলোতে সওয়ার হয়ে তোমরা ভোমাদের অভীষ্ট প্রয়োজন পূর্ণ করতে পার (যেমন, কারও সাথে সাক্ষাতের জন্য যাওয়া, ব্যবসায়ের জন্য যাওয়া ইত্যাদি। মঙয়ার হওয়ার জন্য এঙলোরই বিশেষত্ব কি, বরং) এঙলোর উপর এবং

নৌকার উপরও তোমরা বাহিত হও। তিনি তোমাদেরকে ( এগুলো ছাড়া আরও কুদ-রতের) নিদর্শনাবল্য দেখান। (সেমতে প্রত্যেক সৃষ্ট বন্তই তাঁর সৃষ্টির এক নিদর্শন।) অতএব তোমরা আল্লাহ্র কোন্ কোন্ নিদর্শনকে অস্থীকার করবে? (তারা যে প্রমাণাদি সত্ত্বেও তওহীদ অস্থীকার করে, তারা কি শিরকের শাস্তি সম্পর্কে ভাত নয়?) তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি? করলে দেখত, তাদের পূর্ববতী (মুশরিক)-দের কি পরিণাম হয়েছে, অথচ তারা তাদের চেয়ে সংখ্যারও বেশি ছিল এবং শক্তিতে ও কীতিতেও ( যেমন, দালানকোঠা ইত্যাদি) অধিক প্রবন ছিন। অতপর তাদের কোন কর্ম তাদেরকে কোন উপকার দেয়নি (এবং তারা আযাব থেকে বাঁচতে পারেনি) তাদের কাছে যখন তাদের রসূত্রগণ স্পত্ট প্রমাণাদিসহ আগমন করেছিল, তখন তারা নিজেদের ( জীবিকা উপার্জন সম্পক্তিত) ভান-পরিমার ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছিল। ( অর্থাৎ জীবিকাকে লক্ষ্য মনে করে তৎসম্পর্কিত ভান-গরিমা নিয়েই মগ্ন ছিল এবং পরকাল অস্বীকার করেছিল। যারা পরকাল অন্বেষণ করত, তাদেরকে তারা উন্মাদ বলত এবং শান্তির কথা ওনলে ঠাট্টা-বিদূপ করত) তারা যে (শান্তির) ক্ষিয় নিয়ে ঠাট্রা-বিদূপ করত, তাই (অর্থাৎ সে শান্তিই) তাদেরকে প্রাস করে নিল। তারা যখন আমার শান্তি প্রত্যক্ষ করল, তখন বলল, (এখন) আমরা এক আলাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম এবং যাদেরকে শরীক করতাম, তাদের সবাইকে অস্বীকার করলাম। অতপর তাদের এ ঈমান তাদের কোন উপকারে আসল না, যখন তারা আমার আযাব প্রত্যক্ষ করল। (কারণ, এটা ছিল নিরূপায় অবস্থার ঈমান। বান্দা ইচ্ছাধীন ঈমানে আদিল্ট।) আল্লাহ্র এ নিয়মই বান্দাদের মধ্যে পূর্ব থেকে প্রচলিত রয়েছে। সেক্ষেব্রে (অর্থাৎ সেখানে ঈমান উপকারী হয় না,) কাঞ্চিররা ক্ষতিপ্রস্ত হয়। (সূতরাং মক্কার মূশরিকদেরও এটা বুঝে ভীত হওয়া উচিত ৷ তাদের বেলায়ও তাই হবে। তখন ক্ষতিপূরণের কোন পথ থাকরে না।)

## আনুষ্টিক ভাতব্য বিষয়

वर्धाए बहे जनिताममनी कांकितामत कारह

যখন আল্লাহ্র পয়পদ্বরগণ তওহীদ ও ঈমানের স্পন্ট প্রমাণাদি নিয়ে আগমন করলেন তখন তারা নিজেদের জান-পরিমাকে পয়গদ্বরগণের জান অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ও সত্য মনে করে পয়গদ্বরগণের উজি খণ্ডনে প্রবৃত্ত হল। কাফিররা যে জান নিয়ে গবিত ছিল, সেটা হয় তাদের নিরেট মূর্যতা ছিল, অর্থাৎ তারা সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য মনে করে একেই জান-গরিমারাপে আখ্যায়িত করেছিল, না হয় এর অর্থ ছিল পাথিব ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্লকর্মের জান। এতে বাস্তবিকই তারা পারদর্শী ছিল। গ্রীক দার্শনিকদের 'ইলাহিয়্যাত' সম্পকিত অধিকাংশ জান ও গবেষণা প্রথমোজ নিরেট মূর্য দ্রেণীর জান-পরিমার দৃষ্টাত্ত। তাদের এসব জানের কোন দলীল নেই। এণ্ডলোকে জান বলা জানের অবমাননা বৈ নয়। কাফিরদের গাথিব জানের উল্লেখ

द्रभात्रजान शाक जुता तात्म अनात करताह : الدنيا الحيو الدنيا المحيون ظاهراً من الحيو الدنيا

অর্থাৎ তারা পাথিব জীবন ও তার উপকার অর্জনের বিষয়ে তো কিছু জানে-বোঝে, কিন্ত পরকাল সম্পর্কে সম্পূর্ণ অক্ত ও উদাসীন, যেখানে জনন্তকাল থাকতে হবে এবং যেখানকার সুখ ও দুঃখ চিরছায়ী। আলোচ্য আয়াতেও যদি দুনিয়ার বাহ্যিকজান অর্থ নেওয়া হয়, তবে উদ্দেশ্য এই যে, তারা যেহেতু কিয়ামত ও পরকাল অস্থীকার করে এবং পরকালের সুখ ও কল্ট সম্পর্কে অক্ত উদাসীন, তাই নিজেদের বাহ্যিক জানে আনন্দিত ও বিজ্ঞার হয়ে পয়গম্বসণের জানের প্রতি ছক্তেপ করে না।——(মাযহারী)

سابة المرافرة المرافرة المرافرة المرافرة المرافرة المرافرة المرافرة المرافوة المرا

পূর্ব পর্যন্ত আলাহ্ তাণজালা বান্দার তওবা কবুল করেন। মৃত্যু কন্ট গুরু হলে পর তও্বা করলে কবুল হয় না। এমনিভাবে আসমানী আমাব সামনে এসে বাওয়ার পর কারও তওবা ও ঈমান কবুল হয় না।

اللهم انا نصلك العفو والعائبة والتوبة تبل البوت والبسر والمعافاة عند الموت والبغفرة والرحمة بعد الموت ببرئة الحم وصلى الله تعالى على النبى الكريم -

## ह त्या विक्रमाण विक्रमाण्य

মক্কায় অবতীৰ্ণ, ৫৪ আয়াত, ৬ কুকু

# الْمُورِيْنِ مِنَ الرَّحْلُنِ الرَّحِلُنِ الرَّحِيْدِ وَكُنْ الْمُعَالَىٰ الْمُعَا فَيُعْلَىٰ الْمُعَا فَيُولِكُ الْمُعَا فَيْ الْمُعَا فَيْ الْمُعَا وَالْمَا عَرَبِيًّا لِقُوْمِ لِيَعْلَمُونَ وَ كَالُوا تُلُونُنَا فِي الْمُؤْمِنُ الْمُكُونَ وَ كَالُوا تُلُونُنَا فِي الْمَا اللَّهُ مِعَا تَدْعُونَا اللَّهِ وَعَالَوا تُلُونُنَا وَاللَّهُ مِعَا تَدْعُونَا اللَّهُ وَ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْمِلِي الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْمِلِمُ الْمُعْلِمُ الل

## পর্ম করুণাময় ও অসীম দাতা আলাহর নামে ওরু-

نُوْنَ الزُّكُونَةُ وَهُمُ بِالْأَخِرَةِ هُ

(১) হা—মীম, (২) এটা ভবতীর্ণ পর্ম করুণামর, দরালুর পক্ষ থেকে।
(৩) এটা কিতাব, এর আয়াতসমূহ বিশদভাবে বিবৃত ভারবী কোরজানরূপে জানী লোকদের জন্য, (৪) সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, জতপর তাদের জাধকাংশই মুখ ফিরিরে নিয়েছে, তারা ওনে না। (৫) জারা বলে, জাপনি যে বিষয়ের দিকে আমাদেরকে দাওরাত দেন, সে বিষয়ে আমাদের জন্তর জাবরূপে জাবুত, আমাদের কর্পে আছে বোঝা এবং জামাদের ও আপনার মাঝখানে আছে জন্তরাল। অতএব আসমি জাপনার কাজ করুন এবং আয়রা আমাদের কাজ করি। (৬) বলুন, আমিও তোক্ষাদের মতই মানুষ, আমার প্রতি ওহী জাসে বে, তোমাদের মাবুদ একমার মাবুদ, জতএব

তাঁর দিকেই সোজা হয়ে থাক এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। জার মুশরিকদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ, (৭) যারা যাকাত দেয় না এবং পরকালকে অস্থীকার করে। (৮) নিশ্চয় যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সংকর্ম করে, তাদের জন্য রয়েছে জফুরঙ পুরক্ষার।

## তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হা—মীম (এর অর্থ আরাহ্ তা<sup>ল</sup>আলা জানেন।) এই কালাম পরম করুণাময় দয়ালুর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। এটা এমন এক কিতাব, যার আয়াতসমূহ পরিকার বির্ত অর্থাৎ এমন কোরআন, যা আরবী (ভাষায়) লিপিবন্ধ ( যাতে প্রত্যক্ষভাবে আরবের লোকের। সহজে বোঝে নেয়), এমন লোকদের জন্য ( উপকারী) স্বারা বিজ্ঞ। (অর্থাৎ যদিও সবাই এর সম্বোধনের পান্ন, কিন্তু উপকৃত তারাই হয়, যারা বুদ্ধি ও জানের অধিকারী। কোরআন এমন লোকদের জন্য) সুসংবাদদাতা এবং (অমান্যকারীদের জন্য) সতর্ককারী। জতপর (সকলেরই এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত ছিল; কিন্তু) অধিকাংশ লোক মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তারা ওনেই না। (যখন আপনি তাদেরকে শোনান, তখন) তারা বলে, আপনি মে বিষয়ের দিকে আমাদেরকে দাওরাত দেন, সে বিষরে আমাদের অন্তর আবরণে আহত (অর্থাৎ আপনার কথা আমাদের বুঝে আসে না), আমাদের কানে ছিপি আঁটা রয়েছে এবং আমাদের ও আপনার মাঝখানে আহি অন্তরাল। অতএব আপনি আপনার কা<del>জ</del> করুন এবং আমরা আমাদের কাজ করি। (অর্থাৎ আমরা কবূল করব—এরূপ আশা করবেন না। আমরা আমাদের কর্মপন্থা ত্যাগ করব না।) আগনি বলে দিন, ( তোমাদেরকে ঈমান আনভে বাধ্য করার শক্তি আমার নেই, কেননা,) আমিও তোমাদেরই মত মানুষ, (আল্লাহ্ নই যে, তোমাদের অন্তর পাল্টে দেব। তবে আল্লাহ্ তা'আল৷ আমাকে এই স্বাতন্ত্য দান করেছেন যে,) আমার প্রতি ওহী আসে যে, তোমাদের মাবুদ একমার মাবুদ। ( চিন্তা করলে প্রত্যেকেই 👸 ওহীর সত্যতা ও যৌজিকতা বুঝতে পারে। মু'জিষার মাধ্যমে আমার নবুয়ত ও ওহী প্রমাণিত হওয়ার পর তামেনে নেওয়া প্রভ্যেকের উপর ফর্য। তোমাদের না মানার কোন কারণ নেই। অবশাই মেনে নাও।) অতএব তাঁর (সত্য মাবুদের) দিকেই সোজা হয়ে থাক (অর্থাৎ অন্য কারও ইবাদতের দিকে মনোযোগ দিও না) এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। (অর্থাৎ অতীত শিরক থেকে তওবা কর এবং ভুলের জন্য ক্লমা চাও) আর মূশ-রিকদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ, যারা (নবুরতের প্রমাণাদি দেখা এবং তওহীদের প্রমাণাদি শোনা সন্তেও নিজেদের মিথাা ধর্মমত পরিত্যাস করে না ) এবং যাকাত প্রদান করে না এবং তারা পরকালকে অন্বীকার করে। (তাদের বিপরীতে) যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে তাদের জন্য (পরকালে) অফুরন্ত পুরস্কার द्रस्थरह् ।

## আনুষ্টিক ভাতব্য বিষয়

পারক্পরিক ঘাতড্যের জন্যে 'আজ-হা-মীম' অথবা 'হাওয়ামীম' নামক সাতটি সূরার নামের সাথে আরও কিছু শব্দ সংযোজন করা হয়। উদাহরণত সূরা মু'মিনের হামীমকে 'হা-মীম আল মু'মিন' এবং আলোচ্য সূরার হা-মীমকে 'হা—-মীম আস্-সিজ্ঞদাহ' অথবা হা-মীম ফুসসিলাত'ও বলা হয়। এ সূরার এ দু'টি নাম সুবিদিত।

এ সূরার প্রথম সন্থোধনের পান্ত আরবের কোরাইশ পোন্ত, তাদের সামনে কোরআন নাখিল হয়েছে এবং তাদের ভাষায় নাখিল হয়েছে। তারা কোরআনের আলৌকিকতা প্রত্যক্ষ করেছে এবং রসূলুক্লাহ্ (সা)-র অসংখ্য মুজিষা দেখেছে। এতদসত্ত্বেও তারা কোরআন থেকে মুগ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং হাদয়সম করা দূরের কথা প্রবণ করাও পছন্দ করেনি। রসূলুক্লাহ্ (সা)-র গুভেন্থামূলক উপদেশের জওয়াবে অবশেষে তারা বলে দিয়েছে, আপনার কথাবার্তা আমাদের বুঝে আসে না, আমাদের অন্তর্ম এগুলো কবুল করে না এবং আমাদের কানও এগুলো গুনতে প্রস্তুত নয়। আপনার ও আমাদের মাঝখানে জন্তরাল আছে। সূতরাং এখন আপনি আপনার কাজ করুন এবং আমাদেরক আমাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দিন।

সূরার প্রথম পাঁচ আয়াতের ভাবার্ধ তাই। এসব আয়াতে আয়াত্ তাণ্ডালা বিশেষভাবে কোরাইশকে উদ্দেশ করে বলেছেন, কোরআন আরবা ভাষায় তোমাদের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে, যাতে এর বিষয়বন্ত বুঝতে তোমাদের বেগ পেতে না হয়। এতদসঙ্গে কোরআনের তিনটি বিশেষণ উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম বিষয়বন্তকে পৃথক পৃথকভাবে বিরত করা, এখানে উদ্দেশ্য খুলে খুলে স্পট্টভাবে বর্ণনা করা—পৃথকভাবে হোক কিংব৷ একরে। কোরআন পাকের আয়াতস্মৃহে বিধানাবলী, কাহিনী, বিশ্বাস, মিথাপছীদের খণ্ডন ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়বন্ত আলাদা আলাদাও ব্লিভ হয়েছে এবং প্রত্যেক বিষয়বন্তকে উদাহরণ দ্বারা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কোরআন পাকের বিভায় ও ভৃতীয় বিশেষণ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী। অর্থাৎ যারা মেনে চলে, তাদেরকে চিরছায়ী সুখের সুসংবাদ এবং যারা মেনে চলে না, তাদেরকে অনন্ত আয়াব সম্পর্কে সতর্ক করে।

এসব বিশেষণ বর্ণনা করে পরিশেষে তুর্বী বুলা হরেছে। অর্থাৎ কোরআন পাকের আরবী ভাষার নাষিত্র হওয়া, লগলট ও পারকার হওয়া এবং সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হওয়া এসব বিষয় তাদের জন্য উপকারী হতে পারে, সারা চিন্তা-ভাবনা ও হাদয়সম করার ইচ্ছা করে। কিন্তু আরব কোরাইশরা এসব সন্তেও কোরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে—হাদয়সম করা দূরের কথা, শোনাও পছন্দ করেনি।

রসূদ্ধান্ (সা)-র সামনে কাঞ্চিরদের একটি প্রস্তাবঃ আলোচ্য সূরায় কোরাইশ কাঞ্চিরদেরকে প্রত্যক্ষভাবে সঞ্চোধন করা হয়েছে। তারা কোরআন অবতার্ণ হওয়ার পর প্রাথমিক যুগে বলপূর্বক ইসলামী আন্দোলনকে নস্যাৎ করার এবং রসূলুয়াত্-(সা)ও তাঁর প্রতি বিশ্বাসীদেরকে নানাভাবে নির্বাতনের মাধ্যমে ভীত-সক্তম্ভ করার প্রচেশন চালিয়েছিল। কিন্ত ইসলাম তাদের মজির বিপরীতে দিন দিন সমৃদ্ধ ও শক্তিশালীই হয়েছে। প্রথমে উসর ইবনে খাতাবের নাায় অসমসাহসী বীর পুরুষ ইসলামে দাখিল হন। অতপর সর্বজন শ্বীকৃত কোরাইশ সরদার হাম্যা মুসলমান হয়ে যান। ফলে কোরাইশ কাঞ্চিররা ভীতি প্রদর্শনের পথ পরিত্যাগ করে প্রলোভন ও প্রয়োচনার মাধ্যমে ইসলামের অথযারা ব্যাহত করার কৌশল চিন্তা করতে ওরু করে। এমনি ধরনের এক ঘটনা হাফেষ ইবনে কাসীর মসনদে বায়মার, আবৃ ইয়া'লা ও বগভীর রেওয়ায়েত থেকে উদ্বৃত করেছেন। এসব রেওয়ায়েতে কিছু কিছু পার্গ্রক্য থাকায় ইবনে কাসীর বগভীর রেওয়ায়েত কেরু কিরু পার্গ্রক্য থাকায় ইবনে কাসীর বগভীর রেওয়ায়েত কেরু কিরু প্রার্থকের নিকটবতী সাব্যক্তকরেছেন। এ সবের পর মুহাশ্যদ ইবনে ইসহাকের কিতাব 'আসসীরত' থেকে ঘটনাটি উদ্বৃত করে একে সব রেওয়ায়েতের উপর অগ্রাধিকার কিয়েছেন। তাই এ ছলে ঘটনাটি উদ্বৃত করে একে সব রেওয়ায়েতের উপর অগ্রাধিকার কিয়েছেন। তাই এ ছলে ঘটনাটি ইবনে ইসহাকের বর্ণনা অনুযায়ী উদ্বৃত করা হছে।

ইবনে ইসহাকের বর্ণনামতে মোহাত্মদ ইবনে কা'ব কুরায়ী বলেন, আমার কাছে রেওরায়েত পেঁছিছে যে, কোরাইশ সরদার ওতবা ইবনে রবীয়া একদিন একদল কোরাইশসহ মসজিদে হারামে উপবিল্ট ছিল। অপর্যদকে রস্কুলাহ্ (সা) মসজিদের এক কোণে একাকী বসেছিলেন। ওতবা তার সঙ্গীদেরকে বলল, তোমরা যদি মত দাও, তবে আমি মুহাত্মদের সাথে কথাবাতা বলি। আমি তার সামনে কিছু লোভনীয় বন্ত পেশ করব। যদি সে কবুল করে, তবে আমরা সেসব বন্ত তাকে দিয়ে দেব—যাতে সে আমাদের ধর্মের বিরুদ্ধে প্রচারাভিযান থেকে নিবৃত্ত হয়। এটা তখনকার ঘটনা, যখন হয়রত হামহা (রা) মুসলমান হয়ে সিয়েছিলেন এবং ইসলামের শক্তি দিন দিন বেড়ে চলছিল। ওতবার সঙ্গীরা সমস্বরৈ বলে উঠল, হে আবুল ওলীদ, (ওতবার ডাক নাম) আগনি অবশ্যই তার সাথে আলাপ করেন।

ওতবা সেখান থেকে উঠে রসূনুদ্বাহ্ (সা)-র কাছে গেল এবং কথাবার্তা শুরুক করল: প্রিয় দ্রাতৃত্যুর। আপনি জানেন, কোরাইশ বংশে আপনার অসাধারণ মর্যাদা ও সম্মান রয়েছে। আপনার বংশ সুদূর বিভৃত এবং আমরা সবাই আপনার কাছে সম্মানার্হ। কিন্তু আপনি জাতিকে এক গুরুতর সংকটে জড়িত করে দিয়েছেন। আপনার আনীত দাওয়াত জাতিকে বিভঙ্গ করে দিয়েছে, তাদেরকে বোকা ঠাওরিয়েছে, তাদের উপাস্য দেবতা ও ধর্মের পায়ে কলঙ্ক আরোপ করেছে এবং তাদের পূর্বপুরুষ-দেরকে কাফির আখ্যায়িত করেছে। এখন আপনি আমার কথা গুনুন। আমি কয়েকটি বিষয় আপনার সামনে পেশ করিছি, যাতে আপনি কোন একটি গছন্দ করে নেন। রস্কুরাহ্ (সা) বললেন, আবুল ওলীদ, বলুন আপনি কি বলতে চান। আমি গুনব।

আবুল ওলীদ বলল ঃ প্রাতৃন্দুর। যদি আপনার পরিচালিত আন্দোলনের উদ্দেশ্য ধনসন্পদ অর্জন করা হয়, তবে আমরা ওয়াদা করছি, আপনাকে কোরাইশ গোরের সেরা বিত্তশালী করে দেব। আর যদি শাসনক্ষমতা অর্জন করা লক্ষ্য হয়, তবে আমরা আপনাকে কোরাইশের প্রধান সরদার মেনে নেব এবং আপনার আদেশ বাতীত কোন কান্ধ করব না। আপনি রাজত্ব চাইলে আমরা আপনাকে রাজারূপেও খীকৃতি দেব। পক্ষান্তরে যদি কোন জিন অথবা শয়তান আপনাকে দিয়ে এসব কান্ধ করার বলে আপনি মনে করেন এবং আপনি সেটাকে বিতাড়িত করতে অক্ষম হয়ে থাকেন তবে আমরা আপনার জন্য চিকিৎসক ডেকে আনব; সে আপনাকে এই কন্ট থেকে উদ্ধার করবে। এর যাবতীয় বায়ভার আমরাই বহন করব। কেননা, আমরা জানি, মাঝে মাঝে জিন অথবা শয়তান মানুষকে কাবু করে ফেলে এবং চিকিৎসার ফলে তা সেরে যায়।

ওতবার এই দীর্ঘ বজুতা ওনে রসূনুলাহ্ (সা) বললেন । আবুল ওলীদ। আপনার বজব্য শেষ হয়েছে কি ? সে বলল, হাাঁ। তিনি বললেন, এবার আমার কথা ওনুন। সে বলল, অবশ্যই ওনব।

রসূলুরাহ (সা) নিজের পক্ষ থেকে কোন জওয়াব দেয়ার পরিবর্ডে আলোচ্য সূরা ফুসসিলাত তিলাওয়াত করতে শুরু করে দিলেন। বাষষার ও বগভীর রেওয়ায়েতে আছে যে, রসূলুরাহ (সা) তিলাওয়াত করতে করতে বখন اُفَنَ وَ مُو لَ اَ عُرَفُوا فَقُلْ وَ اَ مُو لَ اللهُ عَلَى اللهُ ا

মুখে হাত রেখে দিল এবং বংশ ও আছীয়তার কসম দিয়ে বলল, আমার প্রতি দয়া করুন, আর পাঠ করবেন না। ইবনে ইসহাকের রেওয়ারেতে আছে, রসূলুলাহ্ (সা) তিলাওয়াত গুরু করলে ওতবা চুপচাপ শুনতে থাকে এবং হাতের পিঠ পিছনে লাগিয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে গুনে। রসূলুলাহ্ (সা) সিজদার আয়াতে পৌছে সিজদা করলেন এবং ওতবাকে বললেনঃ আবুল ওলীদ় আপনি যা গুনবার গুনলেন। এখন আপনি যা ইছা করতে পারেন। ওতবা সেখান থেকে উঠে তার লোকজনের দিকে চলল। তারা দূর থেকে ওতবাকে দেখে পরস্পর বলতে লাগল, আলাহ্র কসম, আবুল ওলীদের মুখমগুল বিরুত দেখা বাছে। সে যে মুখ নিয়ে এখান থেকে গিয়েছিল, সে মুখ আর নেই। ওতবা মজলিসে পৌছলে সবাই বলল, বলুন, কি খবর আনলেন। ওতবা বলল, খবর এইঃ

انی سبعت قولا و الله ما سبعت مثله قط و الله ما هو بالسحر و لا به با لشعر و لا بالکها نگ یا معشر قریش اطبعو نی و اجعلو هالی خلوا بهن الرجل و بهن ما هو نیه فاقتر لو لاقو الله لیکو نی لقو له الله ی سبعت

بناه نان تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم و أن يظهر على العرب نملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم أشعد الناس به ـ

অর্থাৎ আল্লাহ্র কসম! আমি এমন কালাম শুনেছি, যা জীবনে কখনও শুনিনি। আল্লাহ্র কসম, সেটা জ্বাদু নয়, কবিতা নয় এবং অতীন্তিয়বাদীদের শয়তান থেকে অজিত কথাও নয়। হে কোরাইশ সম্পুদায়, তোমরা আমার কথা মেনে নাও এবং ব্যাপারটি আমার কাছে সোপর্দ কয়। আমার মতে তোমরা তার মুকাবিলা ও তাঁকে নির্যাতন কয়া থেকে সরে আস এবং তাঁকে তাঁর কাজ কয়তে দাও। কেননা, তাঁর এই কালামের এক বিশেষ পরিণতি প্রকাশ পাবেই। তোমরা এখন অপেক্ষা কয়। অবশিশ্ট আয়বদের আচরণ দেখে যাও। যদি তারাই কোরাইশের সহযোগিতা ব্যতীত তাঁকে পরাভূত করে ফেলে, তবে বিনা শ্রমেই তোমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে যাবে। আয় সে যদি সবার উপর প্রবল হয়ে যায়, তবে তার রাজত্ব হবে তোমাদেরই রাজত্ব, তার ইষ্যত হবে তোমাদেরই ইষ্যত। তখন তোমরাই হবে তার সাফল্যের অংশীদার।

তার সঙ্গীরা তার একথা গুনে বলল, আবুল ওলীদ, তোমাকে তো মুহাস্মদ কথা দিয়ে জাদু করেছে। ওতবা বলল, আমারও অভিমত তাই। এখন তোমাদের যা মন চায়, তাই কর।

এর জওয়াব এই যে, কাফিরদের এরাপ বলার উদ্দেশ্য ছিল একথা বোঝানো যে, আমরা অক্ষম ও অপারক, আমাদের অন্তরে আবরণ, কানে ছিপি এবং আপনার ও আমাদের মধ্যে অন্তরাল আছে। এমতাবছায় আমরা কিরাপে আপনার কথা তানব ও মানব েকোরআন তাদের অবছা বর্ণনা করে তাদেরকে অক্ষম ও অপারক সাব্যস্ত করেনি, বরং এর সার্থ্য এই যে, তাদের মধ্যে আল্লাহ্র আয়াতসমূহ প্রবণ করার ও বোঝাবার পূর্ণ ফোগ্যতা ছিল, কিন্তু তারা যখন সেদিকে কর্ণপাত করল না এবং বোঝবার ইল্ছাও করল না, তখন শান্তিশ্বরূপ তাদের উপর অমনোয়োসিতা ও মূর্লতা চাপিরে দেওয়া হয়েছে, তাও ইচ্ছা শক্তি ছিনিয়ে নিয়ে নর, বরং এখনও তারা ইচ্ছা করলে শোনার ও বোঝার যোগাতা ফিরে আসবে।——(বয়ানুল কোরআন)

কাফিরদের অন্ত্রীকার ও ঠাট্টা-বিদ্রুপের পরগম্বরসুলভ জওয়াব ঃ কাফিররা তাদের অন্তরের উপর আবরণ ও কানে হিপি থাকার কথা স্বীকার করে একথা বোঝায়নি যে, তারা বান্ডাবকই নির্বোধ ও বধির, বরং এটা ছিল এক প্রকার ঠাট্টা। কিন্তু রসূলুলাহ্ (সা)-কে এই পাশবিক ঠাট্টা-বিদ্রুপের এ জওয়াব শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, আপনি তাদের মুকাবিলায় কোন কঠোর কথা বলবেন না, বরং বিনয়ের সাথে বলুন, আমি আল্লাহ্ নই যে, যা ইচ্ছা তাই করতে পারব, বরং আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। পার্থক্য এই যে, আল্লাহ্ ওহী প্রেরণ করে আমাকে সৎপথ প্রদর্শন করেছেন এবং ওহীর সমর্থনে বিভিন্ন মুজিযা দান করেছেন। এর ফলে ভোমাদের উচিত ছিল আমার প্রতি বিশ্বাসী হওয়া। এখন আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিছি তোমরা ইবাদত ও আনুগত্যে একমান্ত্র আল্লাহ্র অভিমুখী হয়ে যাও এবং অতীত গোনাহের জন্য তওবা করে নাও।

শেষ বাক্যে সুসংবাদদান ও সতর্ককরণের উভয় দিক তাদের সামনে উপছাপন করে বলা হয়েছে, মুশরিকদের জন্য রয়েছে চরম দুর্ভোগ এবং মুশিনদের জন্য
রয়েছে চিরস্থায়ী সওয়াব। মুশরিকদের দুর্ভোগের কারণ এই উল্লেখ করা হয়েছে যে,
তির্ভায়ী সওয়াব। মুশরিকদের দুর্ভোগের কারণ এই উল্লেখ করা হয়েছে যে,
তির্ভায়ী সওয়াব। মুশরিকদের দুর্ভোগের কারণ এই উল্লেখ করা হয়েছে যে,
তির্ভায়ী সওয়াব। মুশরিকদের দুর্ভোগের কারণ প্রদান করে না। এতে কয়েকটি প্রস্ক
দেখা দেয়। প্রথম এই যে, এই আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ, আর যাকাত কর্ম হওয়ার
আদেশ মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব কর্ম হওয়ার পূর্বেই কাফিরদেরকে যাকাত
প্রদান না করার অভিযোগে অভিযুক্ত করা কিরুপে সঙ্গত হয়েছে?

ইবনে-কাসীর এর জওয়াবে বলেন যে, আসলে যাকাত প্রাথমিক যুগেই নামান্ত্রর সাথে ফর্য হয়ে গিয়েছিল। সূরা মুয্যাদ্মিলের আয়াতে এর উল্লেখ আছে। কিন্তু লিলাবের বিবরণ এবং আদায় করার ব্যব্ছাপনা মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। কাজেই একথা বলা ঠিক নয় যে, মন্ধায় যাকাত কর্ম ছিল না।

কাফিররা ইসলামের শাখাগত কর্মসমূহ পালনে আদিল্ট কি নাঃ বিতীয় প্রশ্ন এই যে, অনেক ফিকাহবিদের মতে কাফিররা ইসলামের শাখাগত কর্মসমূহ পালনে আদিল্ট নয়, অর্থাৎ নামায, রোষা, হস্ত ও যাকাতের বিধান।বলী তাদের প্রতি প্রযোজ্য হয় না। তাদের প্রতি আরোগিত আদেশ এই যে, তারা প্রথমে ঈমান প্রহণ করুক। ঈমানের পরে ফর্ময কর্মসমূহের বিধান আস্বে। অতএব তাদের উপর্যাখন যাকাতের আদেশ আরোগিত নয়, তখন এটা না করার কারণে তারা শান্তির গাল্ল হবে কেন?

জওয়াৰ এই যে, অনেক ফিকাহবিদের মতে কাফিররাও শাখাগত কর্মসমূহ পালনে আদিল্ট। তাঁদের মতে আয়াতে কোন গ্লেছ দেখা দেয় না। যারা কাফিরদেরকে আদিল্ট বলে গণ্য করেন না, তারা বলতে পারেন যে, আরাতে যাকাত না দেয়ার কারণে নিন্দা কর। হয়নি; বরং তাদের যাকাত না দেওয়ার ভিত্তি ছিল কুফর এবং যাকাত না দেওয়া কুফরেরই আলামত ছিল। তাই তাদেরকে শাসানোর সারমর্ম এই যে, তোমরা মু'মিন হলে যাকাত প্রদান করতে। তোমাদের দোষ মু'মিন না হওয়া।—(বয়ানুল কোরআন)

তৃতীয় প্রশ্ন এই যে, ইসলামী বিধানাবলীর মধ্যে নামায় সর্বাগ্রে। এর উল্লেখ না করে বিশেষভাবে যাকাতের উল্লেখ করার রহস্য কি? কুরতুবী প্রমুখ এর জওয়াবে বলেন যে, কোরাইশ ছিল ধনাল্য সম্প্রদায়। দান-খয়রাত ও গরীবের সাহায্য করা তাদের বিশেষ ৩৭ ছিল। কেন্তু যারা মুসলমান হয়ে যেত, কোরাইশরা তাদেরকে পারিবারিক ও সামাজিক সাহায্য থেকেও বঞ্চিত করত। এর নিন্দা করার জন্যেই বিশেষভাবে যাকাতের উল্লেখ করা হয়েছে।

শব্দের অর্থ বিচ্ছিন্ন। উদ্দেশ্য এই বে, মু'মিন ও সৎকর্মীদেরকে পরকালে ছায়ী ও নিরবিছিন্ন পুরক্ষার দেওয়া হবে। কোন কোন তফসীরবিদ এর অর্থ এই করেছেন যে, মু'মিন ব্যক্তির অভ্যন্ত আমল কোন সময় কোন অসুস্থতা, সফর কিংবা অন্য কোন ওষরবশত তরক হয়ে গেলেও সে আমলের পুরক্ষার ব্যাহত হয় না; বয়ং আলাহ্ তা'আলা ফেরেশতাগণকে আদেশ করেন, আমার বাদ্যা সুছু অবস্থায় অথবা অবসর সময়ে যে আমল নিয়মিত করত, তার ওষর অবস্থায় সে আমল না করা স্ত্ত্বেও তার আমলনামায় তা লিখে দাও। এ বিষয়বন্ধর হাদীস সহীহ্ বুখারীতে হযরত আবু মুসা আশ'আরী থেকে, শর হস্পুয়ায় হযরত ইবনে ওমর ও আনাস (রা) থেকে এবং রাষীনে আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা) থেকে বলিত আছে।—(মাষহারী)

## اَمْرَهَا وَ زَيَّنَا السَّمَاءَ التَّانِيَا بِمَصَابِيْعَ ﴿ وَحِفْظًا ﴿ ذَٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْرِ الْعَلِيْرِ ۞

(৯) বলুন, তোমরা কি সে সন্তাক্ষে অন্তীকার কর খিনি পৃথিবী সৃতিট করেছেন দু'দিনে এবং তোমরা কি তাঁর সমকক্ষ ছির কর? তিনি তো সমগ্র বিশ্বের পালনকর্তা। (১০) তিনি পৃথিবীর উপরিভাগে জটল পর্বতমালা ছাপন করেছেন, তাতে কল্যাণ নিহিত রেখেছেন এবং চার দিনের মধ্যে তাতে তার খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন—পূর্ণ হল জিজাসুদের জন্য। (১১) অতপর তিনি আকাশের দিকে মনোযোগ দিলেন হা ছিল ধুমুকুজ, অতপর তিনি তাকে ও পৃথিবীকে বললেন, তোমরা উভয়ে আস ইচ্ছায় স্থাথবা জনিচ্ছায়। তারা বলল, আমরা স্বেচ্ছায় আসলাম। (১২) অতপর তিনি আকাশ মণ্ডলীকে দু'দিনে সণ্ড আকাশ করে দিলেন এবং প্রত্যেক আকাশে তার আদেশ প্রের্থ করলেন। আমি নিকটবতী আকাশকে প্রদীপমালা দ্বারা সুশোভিত ও সংরক্ষিত করেছে। এটা পরাক্রমণালী সর্বভ আলাহ্র ব্যবস্থাপনা।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি (তাদেরকে) বলুন, তোমরা কি সে আল্লাহ্কে অস্থীকার কর্ক্ত বিনি পৃথিবীকে (সুদূর বিভুতি সত্ত্বেও) দু'দিনে ( অর্থাৎ দু'দিনের সমপরিমাণ সময়ে) সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা কি তাঁর সমকক্ষ ছির কর? তিনিই তো (আরুহে যার কুদরত জানা গেল,) সমগ্র বিষের পালনকর্তা। তিনি পৃথিবীর উপরিভাগে পূর্বত-মালা সৃষ্টি করেছেন, তাতে ( অর্থাৎ পৃথিবীতে ) কল্যাণ নিহিত রেখেছেন ( যেমন উদ্ভিদ, জীবজন্ত ইত্যাদি) এবং তাতে ( বসবাসকারীদের) খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন। ( যেমন দেখা যায়, প্রত্যেক ভূখণ্ডের অধিবাসীদের উপযুক্ত আলাদা আলাদা খাদ্য রয়েছে। অর্থাৎ পৃথিবীতে সর্বপ্রকার খাদ্য ও ফলমূল সৃষ্টি করেছেন—কোথাও এক প্রকার। কোথাও অন্য প্রকার। এর ধারা সর্বদা অব্যাহত রয়েছে। এসব কাজ) চার-দিনে ( ইয়েছে । দু'দিনে পৃথিবী এবং দু'দিনে পর্বত ইত্যাদি। এটা গণনায় স্বি হয়েছে জিজাসুদের জন্য। ( অর্থাৎ তাদের জন্য, সারা জগৎ সৃপ্টির অবস্থা ও দিনের পরিমাণ সম্পর্কে আপনাকে যারা জিজাসা করে। ইহদীরা এ জিজাসা করেছিল।) অতপর তিনি (এণ্ডলো সুষ্টি করে) আকাশের দিকে ( অর্থাৎ আকাশ নির্মাণের দিকে) মনোনিবেশ করজেন, যা ছিল ধূম্রকুঞ্জ (অর্থাৎ আকাশের উপকরণ ধূমের আকারে বিদ্যমান ছিল ৷) অতপর তিনি তাকে ও পৃথিবীকৈ বললেন, তোমরা উভয়ে (অর্থাৎ উভয়কে আমার অনুগত্যে অবশ্যই আসতে হবে, এখন তোমাদের ইচ্ছা,) ৰুশীতে আস অথবা অখুশীতে। উদ্দেশ্য এই যে, আমার অবধারিত বিধিবিধান তোমাদের মধ্যে প্রয়োগ হবে। তোমরা চাও বা না চাও, তা হবেই হবে। কিন্ত

তোমাদেরকে প্রদত্ত চেতনা ও অনুভূতির দিক দিয়ে তোমরা আমার বিধানাবলীকে আনন্দেও গ্রহণ করতে পার---সর্বাবস্থায় তা প্রয়োগ হবে। উদাহরণত মানুষের জন্য রোগ-ব্যাধি ও মৃত্যু একটি অবধারিত ব্যাপার। মানুষ একে এড়াতে পারে না। কিন্ত কোন কোন ভানী ব্যক্তি একে হাসিখুশী কবুল করে সবর ও শোকরের উপকারিতা অর্জন করে এবং কেউ কেউ নারা<del>জ</del> ও অসন্তল্ট থাকে—তিলে তিলে মৃত্যুবরণ করে। এখন তোমরা দেখ আমার বিধানাবলীতে সন্তুল্ট থাকবে, না অসন্তুল্ট? জ্বধারিত বিধানাবলী বলে আৰু লে ও পৃথিবীর সেসব পরিবর্তন বোঝানো হয়েছে, যা কিয়ামত পর্যন্ত সংঘটিত হওয়ার ছিল। ষেমন, ধূদ্রকুঞ্জের আকারে বিদ্যমান আকাশের সংত আকাশে পরিগত হওয়া একটি অবধারিত বিধান ছিল।) তারা বলল, আমরা সানন্দে (এ বিধানাবলীর জন্য) হামির রয়েছি। অতপর তিনি আকাশকে দু'দিনে সম্ত আর্কাশে পরিণত করলেন। ( সপ্ত আকাশকেই ফেরেশতাদের ধারা আবাদ ও পূর্ণ করে দেওরা হয়েছিল। তাই) প্রত্যেক আকাশে তার উপযুক্ত আদেশ ( ফেরেশতাদের কাছে) প্রেরণ করলেন। ( অর্থাৎ ক্ষেরেশতাকে তার কাজ বলে দিলেন।) আমি নিকটবর্তী আকাশকে তারকারাজি দারা সুশোভিত করেছি এবং ( শয়তানকে আকাশের সংবাদ চুরি করা থেকে নির্ভ করার জন্য) তাকে সংরক্ষিত করেছি। এটা পরাক্রম-শালী, সর্বজ্ঞালাত্র ব্যবস্থাপনা।

## ভানুষ্টিক ভাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে মুশরিকদেরকে তাদের শিরক ও কুষরের কারণে এক সাবলীল ভঙ্গিতে হুঁশিয়ার করা উদ্দেশ্য। এতে আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টিগুণ তথা বিরাটকায় আকাশ ও পৃথিবীকে অসংখ্য রহস্যের উপর ভিত্তিশীল করে সৃষ্টি করার বিশদ বিবরণ দিয়ে তাদেরকে এই বলে শাসানো হয়েছে যে, তোমরা এমন নির্বোধ যে, এমন মহান স্রষ্টা ও সর্বশক্তিমানের সাথেও অপরকে শরীক সাব্যম্ভ কর? এমনি ধরনের হুঁশিয়ারি ও বিবরণ সূরা বাকারার তৃতীয় ক্লকুতে এভাবে উল্লিখিত হয়েছেঃ

সূরা বাকারার এসব আয়াতে সৃশ্টির দিন নির্দিশ্ট করা হয়নি এবং বিবরণও দেয়া হয়নি। আলোচ্য আয়াতসমূহে এওলোও উল্লেখ করা হয়েছে।

## www.eelm.weebly.com

আকাশ ও পৃথিবী কোন্টির পর কোন্টি এবং কোন্ কোন্ দিনে সুজিত হয়েছে ঃ বয়ানুল কোনআনে হয়রত মাওলানা আশরাফ আলী থানড়ী (র) রজেন, আকাশ ও পৃথিবী স্পিটর বিষয় এমনিতে কোরআন পাকে সংক্ষেপে ও বিস্তারিতভাবে বছ জায়গায় বিরত হয়েছে, কিন্তু কোন্টির পরে কোন্টি সৃজিত হয়েছে, এর উল্লেখ সম্ভব্ত মাল ছিন আয়াতে করা হয়েছে—এক. হা-মীম সিজদার আলোচ্য আয়াত, দুই, সুরা বাকাররে উল্লিখিত আয়াত এবং তিন. সূরা নাখি আতের নিশেনাক্ত আয়াত ঃ

ُ اَ اَنَّمُ اَهَدُّ مَلَعًا اَ مِ السَّمَا اَ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّا هَا وَ اَغْطَشَ لَيْلَهَا وَ اَكُوْمَ مَنْهَا مَا ءَهَا وَمَوْمَها وَ اَكُوْمَ مِنْهَا مَا ءَهَا وَمَوْمَها وَ اَكُوْمَ مِنْهَا مَا ءَهَا وَمَوْمَها وَ الْكُوبَ مَنْهَا مَا ءَهَا وَمَوْمَها وَ الْكُوبَ مَنْهَا مَا ءَهَا وَمَوْمَها وَ الْكُوبَ مِنْهَا مَا ءَهَا وَمَوْمَها وَ الْكُوبَالَ الْمُوالِمَةِ الْمُعْبَالَ الْمُؤْمِنَا لَا اللَّهَا مِنْهَا مَا ءَهَا وَمَوْمَها اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مُا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّالُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا مُوالِمُ اللَّهُ مَا مَا مُعَالَى اللَّهُ مَا مُعَالَى اللَّهُ مَا مُعَالَى اللَّهُ مَا مُعَالَى اللَّهُ مَا مُعَلَّمُ مَا مُعَلَّمُ مَا مُعَالَى اللَّهُ مُنْ مُعْلَمُ مُعْمِي مَا مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا مُعْلَمُ مُعْلَمُ مَا مُعْلَمُ مَا مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلِ

বাহ্য দৃশ্ভিতে এসব বিষয়বন্তর মধ্যে কিছু বিরোধও দেখা যায়। কেননা, সূরা বাকারা ও সূরা হা-মীম সিজদার আয়াত থেকে জানা যায় যে, আকাশের পূর্বে পৃথিবী সৃজিত হয়েছে এবং সূরা নাষি আতের আয়াত থেকে এর বিপরীতে জানা যায় যে, আকাশ সৃজিত হওয়ার পরে পৃথিবী সৃজিত হয়েছে। সবঙলো আয়াত নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে আমার মনে হয় যে, প্রথমে পৃথিবীর উপকরণ সৃজিত হয়েছে। এমতাবস্থায়ই ধূয়-কুজের আকারে আকাশের উপকরণ নিমিত হয়েছে। এরপর পৃথিবীকে বর্তমান আকারে বিস্তৃত করা হয়েছে এবং এতে পর্বতমালা, বৃক্ষ ইত্যাদি সৃশ্ভি করা হয়েছে। এরপর জাকাশের তরল ধূয়কুজের উপকরণকে সপ্ত আকাশে পরিণত করা হয়েছে। আশা করি সবভলো আয়াতই এই বন্ধব্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। বাকি প্রকৃত অবস্থা আছাহ তাজালাই জানেন।—(বয়ানুল কোরআন—সূরা বাকারা)

সহীহ্ বুখারীতে এ আয়াতের অধীনে হযরত ইবনে আব্বাস থেকে কতিপয় প্রস্ন ও উত্তর বণিত হয়েছে। তাতে হয়রত ইবনে আব্বাস এ আয়াতের যে ব্যাখ্যা করেছেন, তাই মাওলানা খানভী (র) উপরে বর্ণনা করেছেন। ইবনে কাসীরে উদ্ধৃত এর ভাষা নিশ্নরূপ ঃ

نسواهن لمى يومين اغرين ثم دهى الاولى ودهيها أن أخرج منها الماء والمرعى وخلق الجبال والومال الجماد والاكام ما بينهما في يومين أخرين ـ نذلك قول الله تعالى بحاها ـ

1/35

T. 10

ইবনে কাসীর ইবনে জরীরের বরাত দিয়ে হর্ষকৃত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে এ রেওয়ায়েতও উদ্বৃত করেছেনঃ

মদীনার ইহদীরা রস্লুলাহ্ (সা)-র নিকট উপস্থিত হয়ে আকাশ ও পৃথিবীর স্তিট সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীকে রোববার ও সোমবার, পর্বতমালা ও খনিজ প্রব্যাদি মঙ্গলবার, উদ্ভিদ, ঝরনা, অন্যান্য বন্ধনিচয় ও জনশূন্য প্রান্তর বুধবার দিন সৃতিট করেন। এতে মোট চারদিন সময় লাগে। আলোচ্য পর্যন্ত আকাতে তাই বলা হয়েছে। অতপর বললেন, এবং বৃহস্পতিবার আকাশ সৃতিট করেন। আর গুরুবার তারকারাজি, সূর্য, চন্দ্র ও ফেরেশতা সৃত্তিত হয়। গুরুবার দিনের তিন প্রহর বাক্রি থাকতে এসব কাজ সমাণত হয়। এই প্রহরন্ধরের দিতীয় প্রহরে সন্ধাবা বিপদাপদ সৃতিট করা হয় এবং তৃতীয় প্রহরে আদ্ম (আ)-কে সৃতিট করা হয়। তাঁকে জালাতে স্থান দেওয়া হয় এবং ইবলীসকে আদেশ করা ইয় আদমের উদ্দেশে সিজদা করতে। ইবলীস অস্থীকার করলে তাকে জালাত থেকে বহিন্ধার করা হয়। এসব কাজ তৃতীয় প্রহরের শেষ পর্যন্ত সমাণিত লাভ করে।—(ইবনে কাসীর)

ইবনে কাসীরের মতে হাদীসটি غريب (অর্থাৎ তুলনামূলকভাবে দুর্বল সূত্র পরস্পরায় বণিত।)

সহীহ্ মুসলিমে বণিত হয়রত আবৃ হরায়রার বাচনিক এক রেওয়ায়েতে জগৎ সৃষ্টির ওক শনিবার থেকে ব্যক্ত হয়েছে। এই হিসাব মতে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি সাত দিনে হয়েছে বলে জানা যায়। কিন্ত কোরজানের আয়াত থেকে পরিকারভাবে জানা যায় যে, এই সৃষ্টি কাজ হয় দিনে হয়েছে। এক জায়াতে আছে:

وَلَقُدُ خَلَقُنَا السَّمَا وات وَالارْضَ وَمَا يَيْنَهُمَا نِي سِتَّةً ا يَّامٍ وَمَا مَسَّنَا

স্থাৎ আমি আকাশ, পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যবতী সবকিছু হয়
দিনে সৃষ্টি করেছি এবং আমাকে কোন ক্লান্তি স্পর্ণ করেনি। এ কারণে হাদীসবিদগণ
উপরোক্ত রেওয়ায়েতটিকে অগ্রাহ্য বলে সাব্যস্ত করেছেন। কেউ কেউ রেওয়ায়েতটিকে
কা'বে আহ্বারের উক্তি বলেও অভিহিত করেছেন।—(ইবনে কাসীর)

ইবনে আন্দাসের বাচনিক প্রথমোজ রেওয়ায়েতও ইবনে কাসীরের মতে অগ্রাহা। এর এক কারণ এই যে, এতে আদম (আ)—এর সৃষ্টি আকাশ সৃষ্টির সাথে স্কর্কারের শেষ প্রহরে এবং একই প্রহরেই সিজদার আদেশ ও ইবলীসকে জান্নাত থেকে বহিচ্চারের বিষয় উদ্ধিতিত হয়েছে।

অথচ কোরআনের একাধিক আয়াতের পূর্বাপর বর্ণনা থেকে সুম্পত্টরাপে জানা যায় যে, আদম স্টিটর ঘটনা আকাশ ও পৃথিবী স্টির অনেক পরে হয়েছে। তখন পৃথিবীতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী পূর্ণমান্ত্রায় বিদ্যমান ছিল এবং জিন ও শয়তানুরা সেখানে ৰসবাসরত ছিল। সে সময়েই বলা হয়েছিল — হিন্দু বিদ্যমান বিদ্যমান বিদ্যমান হিল এবং জিন ও শয়তানুরা নির্দ্তিন ক্রান্তর্ভার বিদ্যমান বিদ্যমান বিদ্যমান হিল এবং জিন ও শয়তানুরা নির্দ্তিন কর্মান্তর্ভার বিদ্যমান বিদ্যমান হিল এবং জিন ও শয়তানুরা নির্দ্তিন কর্মান্তর্ভার বিদ্যমান বিদ্যমান হিল এবং জিন ও শয়তানুরা বিদ্যমান বিদ্যমান বিদ্যমান হিল এবং জিন ও শয়তানুরা বিদ্যমান হিল এবং জিন ও শয়তানুরা বিদ্যমান বিদ্যমান হিল এবং জিন ও শয়তানুরা বিদ্যমান বিদ্যমান হিল এবং জিন ও শয়তানুরা বিদ্যমান হিল এবং জিন বিদ্যমান হিল বিদ্যমান হি

সারকথা এই যে, আকাশ ও পৃথিবী সৃল্টির দিনকাল ও ক্লুম সম্পর্কিত বর্ণনা-সমূহের মধ্য থেকে কোনটিকেই কোরআনের ম্যায় অকাট্য ও নিশ্চিত বলা যায় না। বরং এণ্ডলো ইসরাইলী রেওয়ায়েত হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল। ইবনে কালীর মুসলিম ও নাসায়ীর বর্ণনা সম্পর্কেও তাই বলেছেন। তাই কোরআনের আয়াত্কেই মূল ডিডি সাব্যস্ত করে উদ্দেশ্য নির্দি**ল্ট করা উচিত। আয়াতসমূহকে একর করা**র ফলে নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, আকাশ, পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যব্তী সবকিছু মার হয় দিনে ইজিত হয়েছে। সূরা হা-মীম সিজদার আয়াত খৈকৈ দিতীয়ত জানা আঁয় মে, পৃথিবী, পর্বতমালা, বৃক্ষরাজি ইত্যাদি সৃষ্টিতে পূর্ণ চারদিন লেদেছে। তৃতীয়ত জানা যায় যে, আকাশমন্তলী সুজনে দু'দিন ব্যয়িত হয়েছে। এতে<sup>?/</sup>পূর্ণ দু'দিনের বর্ণনা নাই, বরং পুরোপুরি দু'দিন না লাগারও কিছু ইন্সিত পার্ডয়া যায়। সর্বনেষ দিন ওক্রবারের কিছু অংশ বেঁচে গিয়েছিল। এসব আয়াতের ব্যক্তিক অর্থ এই বোঝা যায় যে, হয় দিনের মধ্য থেকে প্রথম চার দিন পৃথিবী সৃজনে এবং অবশিষ্ট দু'দিন আকাশ সুজনে ব্যয়িত হয়েছে এবং পৃথিবী আকাশের পূর্বে সৃজিত হরেছে। <sup>ক্</sup>কিন্ত সূরা নাযিয়াতের আয়াতে পরিচ্চার বলা হয়েছে যে, আকাশ সৃষ্টির পরে পৃথিবীকে বিভূত ও স্বন্দূর্ণ করা হয়েছে। তাই ব্য়ানুল কোরআনের বক্তব্য **অবান্তর**্নয় যে, পৃথিবী সৃষ্টির কাজ দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথম দু'দিনে পৃথিবী ও তার উপরিভাগের পর্বতমালা ইত্যাদির উপকরণ সৃশ্টি করা হয়েছে। এরপর দু'দিনে স্পৃত আকাশ সৃজিত হয়েছে। এরপর দু'দিনে পৃথিবীর বিস্তৃতি ও তৎমধ্যবতী পর্বতমালা, রক্ষরাজি, নদুন্দী, <u>অৱনা ইত্যাদির সৃ</u>ষ্টি সম্পন্ন করা হয়েছে। এভাবে পুথিৰী সুষ্টির চার পুর্ক পূর্ণ পূর্ব পৃথিবী সৃষ্টির কথা বলে সুশরিকদেরকে হু শিয়ার করা হয়েছে। वाजनतं जातामा करतं वना शरहरह : व के के के के कि कि है कि कि कि कि

একমত যে, এই চার দিন প্রথমোজ পুশিনসহ, পৃথক চার দিন নর। নজুবা সর্বমোট আট দিন হয়ে যাবে, যা কোরজানের বর্ণনার বিপরীত।

ভারতামা ঠিক রাধার জনা পৃথিবীতে পর্বতমালা সৃষ্ণিত হয়েছে। কেরজানের একাধিক আয়াতে তাই রপ্রিত হয়েছে। এর জনা পর্বতমালাকে পৃথিবীর উপরিছাগে সুউচ্চ করে ছাপন করা জরুরী ছিল নাঃ বরং ভুগর্ডেও ছাপন করা যেত। কিন্ত পর্বতমালাকে ভূপ্ঠের উপরে ছাপন করা এবং মানুষ ও জীবজন্তর নাগালের বাইরে উচ্চ করার মধ্যে পৃথিবীবাসীর জনা হাজারো বরং জনধা উপকারিতা ছিল। তাই আয়াতে তি ক্রার মধ্যে পৃথিবীবাসীর জনা হাজারো বরং জনধা উপকারিতা ছিল। তাই আয়াতে তি ক্রার মধ্যে পৃথিবীবাসীর জনা হাজারো

হযরত হাসান ও সুদ্ধী এ জাঁরাতের তক্ষসীরে বলেন, আলাহ্ তা'আলা সুথিবীর প্রতি অংশে তার অথিবাসীদের উপযোগী রিমিক ও ক্লজি নিদিন্ট করে দিয়েছেন। নিদিন্ট করার অর্থ এই যে, প্রত্যেক ভূখণ্ডে নিদিন্ট বন্তসমূহ নিদিন্ট পরিমাণে উৎপদ্ধ হওয়ার নির্দেশ জারি করেছেন। এর ফলে প্রত্যেক ভূখণ্ডের কিছু কিছু বৈশিন্টা হয়ে গছে। প্রত্যেক ভূখণ্ডে তার অধিবাসীদের মেজাজ ও ক্লচি মোতাবিক বিভিন্ন প্রকার খনিজ প্রবা, বিভিন্ন প্রকার উভিদ, বৃক্ষ ও জন্ত-জানোরার স্থিট করে দেওয়া হয়েছে।

এতে প্রত্যেক ভূষণ্ডের শিক্ষজাত চব্য ও গোশাক-গরিক্ষ্য বিভিন্নরপে হয়েছে। কোন ভূষণ্ডে গম, কোন ভূষণ্ডে চাউল ও অন্যান্য খাদ্যশস্য রয়েছে। কোথাও তুলা কোথাও পাট্, কোথাও সেব, আলুর এবং কোথাও আম এবং কলা উৎপন্ন হতে দেখা বায়। ইকরিমা ও যাহ্হাকের উঞ্চি অনুষায়ী এতে এ উপকারও আছে বে, বিরের সব দেশের মধ্যে গারস্পরিক বাণিজা ও সইযোগিতার পথ উদ্মুক্ত ইয়েছে। কোন ছুখ্টেই অনা ভূখণ্ডের প্রতি অমুখাপেকী নর। পারস্পরিক ঘার্থের উপরই পারস্পরিক সক্-যোগিতার মজবুত প্রাচীর নির্মিত হতে পারে। ইকরিমা বলেন, কোন কোন ভূখণ্ডে লবণ ছর্ণের ন্যায় ওজন করেও বিক্লয় করা হয়।

আরাহ্ তা'আলা পৃথিবীকে যেন তার অধিবাসীদের খাদ্য, বাসহান, গোশাক ইত্যাদি প্রয়োজনের একটি মহাগুদামে পরিপত্ত করে দিয়েছেন। এতে কিয়ায়ত পর্যন্ত আগমনকারী ও বসবাসকারী কোটি কোটি মানুম ও অসংখ্য জীবজন্তর প্রয়োজনীয় সব প্রবাস্থানী রেখে দিয়েছেন। পৃথিবীর পর্তে এগুলো বৃদ্ধি পাবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী কিয়ামত পর্যন্ত নির্মত হতে থাকবে। মানুষের কাজ এই যে, সে এগুলো ভূগর্ড থেকে বের করে প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করবে। অতপর বিশ্বিত ত্তি বাকাটি অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে বিশ্ব করবে। অতপর বিশ্বিত অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে বিশ্ব করেছে। সাধারণের পরিভাষায় যাকে চার বলে দেওয়া হয়, তা কোন সময় চার থেকে কয় ও কাল পূর্য তার দিনেই হয়েছে। বিশ্ব তার অর্থ এই যে, যায়া আকাশ ও পূথিবীর স্টিট সম্পর্কে জাগনাকে জিভেস করে, তাদের জনা এই গণনা। ইবনে জরীয় ও

ইবনে বারেদ প্রমুখ কোন কোন তফসীরবিদ ত ক্রী বিটা কুটা বিটা ক্রী

-এর সাধে সম্পর্কযুক্ত করেছেন। তারা এ এই মে, পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রকার খাদ্য ও প্ররোজনীয় প্রবাসামন্ত্রী তাদের উপকারাধ সুন্টি করা হরেছে, যারা এগুলোর প্রত্যানী ও অভাবী ব্যক্তি অভ্যাসগতভাবে অপরের কাছে সঙ্গালের হাত বাড়ায়। তাই তাকে এ বিভিন্ন প্রকার বাড়ে করা হয়েছে।—( বাহরে মুহীত )

দুররে মনসুরে বর্ণিত আছে যে, ইহুদীরা এই জিভাসা করেছিল। তাদেরকে বলে দেওয়া হয়েছে যে, এসব সৃষ্টি ঠিক চারুদিনে হয়েছে।—(ইবন কালীর; কুরতুবী,

রুহল-মা'আনী )

व्यान काजीत अ ज्याजीत जेबूंच करत वरता अहा कांत्रवार का

আলাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে দিয়েছেন। এখানেও চাওল্লার অর্থ অভাবী হওয়া। চাওয়াই শর্ত নয়। কেননা, আলাহ্ তা'আলা এসব বস্তু তাদেরকেও দিয়েছেন, যারা চায়নি।

কোন তফসীরবিদের মতে জাকাল ও পৃথিবীকে এই জাদেশ দেওরা এবং প্রত্যুত্তরে তাদের জানুগত্য প্রকাশ করা আক্ষরিক অর্থে নয়, বরং রাপক অর্থে বোঝানো হয়েছে যে, আকাল ও পৃথিবীকে জারাহ্ তা'আলার প্রত্যেক আদেশ পালনের জন্য প্রত্তুত দেখা গেছে। কিন্তু ইবনে আতিয়্যা ও জন্যান্য অনুসন্ধানী তফসীরবিদ বলেন ফে, এখানে কোন রাপক অর্থ নাই, বরং আক্ষরিক অর্থেই বলা হয়েছে। আরাহ্ তা'আলা আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে সছোধন বেঝার চেতনা ও অনুভূতিও সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন এবং জওয়ার দেওয়ার জন্য তাদেরকে বাকশক্তিও দান করা হয়েছিল। তক্ষসীরে বাহরে মুহীতে এ তফ্ষসীরকেই উত্তম বলা হয়েছে।

ইবনে কাসীর এ তক্ষসীর উদ্ধৃত করে কারও কারও এ উজিও বর্ণনা করেছেন যে, পুথিবীর পক্ষ থেকে এই জওয়াব সেই ভূখণ্ড দিয়েছিল, যার উপর বায়তুলাহ্ নির্মিত হয়েছে এবং আকাশের সেই অংশ জওয়াব দিয়েছিল, যা বায়তুলাহ্র বরাবরে অবস্থিত এবং যাকে 'বায়তুল মামুর' বলা হয়।

وَلَنْ اَخْرَضُوا فَقُلُ اَنْدُنْكُمْ طَعِقَةً مِّشْلُ طَعِقَةً مِنْكُ طَعِقَةً عَلَا اللهِ عَلَيْهِ مُ وَمِنْ خَلَفِهِمُ وَمِنْ خَلَفِهِمُ وَمِنْ خَلَفِهِمُ وَمِنْ خَلَفِهِمُ الرُسُلُ مِنْ بَيْنِ اَبْدِيهِمْ وَمِنْ خَلَفِهِمُ الرُسُلُ مِنْ بَيْنِ الْمِنْ وَالْمَا اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

لنَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ حَتَّ إِذَا مَا جُآرُوهَا شُو بِلْوُدُهُمْ بِمَا كَانْوًا يُعْمَلُونُ۞وَقَالُوا مَنْهُمْ عَكُمْنًا وَقَالُوا انْطَعَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلُّ مُوَخَلَقًاكُمْ ۚ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَّ إِلَيْهِ تُرْجِعُونَ ۞ وَمُا كُنْتُمْ نَ أَنْ يَنْتُهُدُ عَلَيْكُمْ مَمْعُكُمْ وَكُمَّ أَبْصَا زُكُمْ وَلَا جُ تُى عَلَيْهِمُ الْقُولُ فِي الْمُيْمِ قَالُ خَلَتُ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ، إِنَّهُمُ كَأَنُوا خُسِرِينَ ﴿

(১৩) অতপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলুন, আমি তোমাদেরকে সতক করলাম এক কঠোর আযাব সম্পর্কে আদ ও সামুদের আযাবের মত (১৪) যখন তাদের কাছে রসূলগণ এসেছিলেন সম্মুখ দিক থেকে এবং পেছন দিক থেকে এ কথা বলতে যে, তোমরা আলাহ্ ব্যতীত কারও পূজা করো না। তারা বলেছিল, আমাদের পালনকটা ইচ্ছা করলে অবশাই কেরেশতা প্রেরণ করতেন, অতএব আমরা তোমাদের আমীত বিষয় অমান্য করলাম। (১৫) যারা ছিল আদি, তারা পৃথিবীতে অযথ

অহংকার করল এবং বলল, আমাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিধর কে? তারা কি লক্ষ্য করেনি যে, যে আলাহ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাদের অপেকা অধিক শক্তিধর? বন্তুত তারা আমার ক্রিশেনাবলী অঘীকার করত। (১৬) অতুসর আমি তাদেরকে পার্থিব জীবনে লাম্ছনার আযাৰ আহাদন করানোর জন্য তাদের উপর প্রেরণ করনাম রাজাবায়ু বেশ কতিপর অওছ দিনে। আর পরকালের আবাব তো আরও লাদ্নাকর এমতাব্যায় যে, তারা সাহায্যপ্রাণ্ড হবে না। (১৭) আর যারা সামুদ, আমি তাদেরকে পথপ্রদর্শন করেছিলাল, অতপর তারা সংগধের গরিকর্ত অভ থাকাই পছন্দ করল। অতপর তাদের কৃতকর্মের কারণে তাদেরকে অবমাননাকর আঘাবের বিপদ এসে ধৃত কুরল। (১৮) যারা বিশ্বাস ছাপন কুরেছিল ও সাবধানে চলত, আমি তাদেরকে উদ্ধার করলাম। (১৯) যে দিন আল্লাহ্র শহুদেরকে একর করা হবে। (২০) তারা ষ্বন জাহারামের কাছে পৌছবে, তখন তাদের কান, চকুও ছক তাদের কর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে। (২১) তারা তাদের ত্বককে বলবে, তোমরা আমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিলে কেন? তারা বলবে, যে আছাহ্ সবকিছুকে বাকশক্তি দিয়েছেন, তিনি আমাদেরকেও বাকশক্তি দিয়েছেন। তিনিই তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবতিত হবে। (২২) ভোমাদের কান, ভোমাদের <del>চক</del>ু এবং তোমাদের ত্বক তোমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দেবে না-এ ধারণার বশবতী হয়ে তোমরা তাদের কাছে কিছু গোপন করতে না। ভবে ভোমাদের ধারণা ছিল বে, তোমরা যা কর তার অনেক কিছুই আলাহ জানেন না (২৩) তোমাদের পাল্নকর্তা সম্মান্ত বিভাগাদের এ ধারণাই ভোমান্সরকে ধ্বংস<sup>্ক</sup> করেছে। ফাল ভোমরা ক্ষতিপ্রভাদের অভর্তু ত হয়ে গেছ। (২৪) অতপর যদি তারা সবর করে, তবুও জাহালামই তাদের আনারহল। জার যদি তারা ওযরখাহী করে, উবে তালের ওযর কবুর করা হবে না। (২৫) আমি তাদের পেছনে সঙ্গী লাগিয়ে দিয়েছিলাম, অতপর সঙ্গীরা তাদের অগ্র-পশ্চায়ক্তর আমল তাদের দৃশ্চিতে শেভনীয় করে দিয়েছিল। তাদের ব্যসারেও শান্তির আদেশ বাস্তবায়িত হল, যা বাস্তবায়িত হয়েছিল তাদের পূর্ববর্তী জিন ও মনিব্রের বাগারে। নিশ্চর তারা ক্রতিগ্রস্ত।

## তফ্সীরের সার-সংক্ষেপ

অতপর (তওহীরের প্রমাণাদি শুনেও) বদি তারা মুখ কিরিয়ে নেয়, তবে আপনি বজুন, আমি তোমাদেরকে এমন এক বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করি, ষেমন আদ ও সমূদের উপর (শিরক ও কুফরের কারণে) বিপদ এসেছিল। ('বিপদ' বলে ধ্বংস করা বোঝানো হয়েছে। যেমন, কোরায়েশ সরদাররা বদর যুদ্ধে ধ্বংস ও বন্দী হয়েছিল। আদ ও সামূদের এ বিপদ তখন ঘটেছিল,) যখন তাদের কাছে তাদের সম্মুখ দিক থেকে ও পশ্চাদ্দিক থেকেও রসূলগণ আগমন করেছিলেন। (অথৎ পয়গয়রগণ তাদেরকে বোঝানোর জন্য আপ্রাণ চেল্টা করেছিলেন। যেমন, ক্ষেউ ভার প্রিয়জনকে বিপদ ও ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যেতে দেখে কখনও সম্মুখ দিক দেখে প্রস

তাকে বাধা দের এবং কখনও পদ্যাদিক থেকে এসে তাকে ধরে। কোরজানে ইবলীসের अधिक मुन्हाव : ﴿ وَمِنْ خَلْقِهِمْ وَ مِنْ خَلْقِهِمْ وَ مِنْ خَلْقِهِمْ وَ مِنْ خَلْقِهِمْ وَ مِنْ خَلَقِهِمْ আদম সভানকে পথন্তপ্ট করার জন্য তাদের সম্মুখ দিক থেকেও আসক এবং পশ্চাদিক থেকেও। প্রসম্বরণণ তাদেরকে এ কথাই বলেছেন।) তোমরা আলাই ব্যতীত স্থারও ইবাদত করো না। ভারা বলেছিল, ( তোমরা যে তওহীদের দিকে দাওয়াভ দেওয়ার দাৰি কর, এটাই ছাত।) কেননা, যদি আমাদের পালনকর্তা (এটা) ইক্সা করতেন, ্ষে, কাউকে প্রথম্ম করে পাঠাবেন, ) তবে ফেরেশতাগদকে প্রেরণ করেতেন। স্পত্এব আমরা ঢোমাদের আনীত (তওহীদের) বিষয়ও অমানা কর্লাম যা দিয়ে ( ডোমার দাবি অনুসারে) তোমাকে (পরগম্বর বানিরে) পাঠানো হ<mark>রেছে। অতপর (এ জডিম</mark> উজির পর্ভপ্রত্যেক সম্প্রদায়ের বিশেষ অবস্থা এই যে,) হারা ছিল আদৃ, তারা পৃথিবীতে অ্যথা অহংকার ক্রতে লাগল এবং ( ষ্থন শাভিবাণী ভনল, তখন) বলতে লাগল, আমাদের চেয়ে অধিক শক্তিধর কে আছে ( যে আমাদেরকে আযাবে ক্রেল্বে আর আমরা তা প্রতিহত করতে পারব না)? তারা কি লক্ষ্য কুরেনি যে, যে আল্লাহ্ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাদের অপেক্ষা অধিকতর শক্তিধর? (কিন্ত এতদসত্ত্বেও তারা বিশ্বাস ছাগন করল না।) বস্তুত তারা আমার আয়তিসমূহ অখীকার করঁতে থাকে। অতপর আমি তাদেরকে পাথিব জীবনৈ লাশ্ছনার আয়াব আস্থাদন করানোর জন্য তাদের উপর ঝন্ঝাবায়ু এমন দিনগুলোতে প্রেরণ করলাম, ষা (আষাৰ অবতরণের কারণে তাদের জন্য) অওড ছিল। আর পরকালের আষাৰ তো আরও লাশ্ছনাকর। তখন (কারও পক্ষ থেকে) তারা সাহাযাঞ্জাশত হবে না। আর যারা ছিল সামুদ, ( তাদের অবস্থা এই 'যে,) আমি তাদেরকে (পরগম্বরগণের মাধ্যমে) পথ প্রদর্শন করেছিলাম, তারা হেদারেতের মোকাবিলায় পথভ্রুটতাকিই পছন্দ করল। অতপুর তাদের কুকর্মের কারণে তাদেরকে অবমাননাকর আযাবের বিপুদু পাক্ড়াও করল। যারা বিয়াস ছাপন করেছিল ও সাবধানে চলত, আমি তাদেরকে (এ আয়াব থেকে) রক্ষা করলাম। (এখন পরকালের আয়াব বুর্ণনা, করা হুছে 🕏 তাদেরকে সে দিনটিও সমরণ করিয়ে দিন, যেদিন আলাহ্র কাফিরদেরকে) জাহান্নামের দিকে একর করার জন্য ( হিস্কুবের জাহুগায়), আনা হবে। অতপর (রান্তায় বিচ্ছিন্ন হওয়া থেকে বাঁচানোর জন্য এবং একছ রাখার জন্য) তাদেরকে থামানো হবে [যাতে প্রেছনের লোকও আগের লোকের সদী্রহয়ে যায়। - 23 - 23 73-সুলার্ম্মন (আ)-এর ঘটনার সমন্ত সৈদ্যকে একর করার জন্য বলী ইয়েছে অর্থাৎ ভাদেরকে খামানো হবে।] ব্যন্ত ভারা ( স্বাই একন্তিভ হঙ্কে) ় জাহান্নামের দিকে পেঁ হৈবে (অর্থাৎ হিসাবের জায়গায়—সেখন থেকে জাহান্ধায় নিকটেই দুক্টিগোচর হবে 🗵 হাদীসে বলা হয়েছে , জাছায়ামধ্য হিসাবের জারগার উপস্থিত করা

\**5*;...``

হবে <u>এবং কাঞ্চিররা চতুদিকে জাখনই</u> আখন দেখবে। মোটকথা হিসাবের জায়গার আসার পর যখন হিসাব ওরু হবে,) তখন তাদের কর্ণ, চক্ষু ও ত্বক তাদের বিরুদ্ধে তাদের কর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে। তারা (অবাক হয়ে) তাদের ত্বককে বনবে, তোমরা আমানের বিপক্ষে, সাক্ষ্য দিলে কেন ? আমরা তো দুনিয়াতে সবকিছু তোমাদের সুখের জন্মই করতাম। (হাদীসে আনাসের রেওয়ায়েতে তাদের এ উক্তি বণিত আছে।) ভারা (অংগসমূহ) বলবে, যে (সর্বশক্তিমান) আন্তাহ যিনি সব্কিছুকেই বার্ষশক্তি দিয়েছেন, তিনিই আমাদেরকে বাকশন্তি দিয়েছেন ( ক্রনে আমরা নিজেদের মধ্যে তাঁর কুদরত প্রত্যক্ষ করছি।) তিনি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলেন এবং তারই কাছে (আবার জীবিত হয়ে) ভোমরা প্রত্যাবতিত হয়েছ। (সূতরং এমন সর্বশক্তিমানের জিজাসার জওয়াবে আমরা সত্যকথা কিরূপে গোপন করতে পারি ? তাই সাক্ষ্য দিয়েছি। অতপর আলাহ্ কাফিরদেরকে বলবেন,) তোমাদের কর্ণ, তোমাদের চক্ষু এবং তোমাদের <del>ছক তোমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দেবে না—এ ধারণার বশবতী হয়ে তোমরা তাদের</del> কাঁছে কিছু গোপন করতে না, কিন্তু তোমাদের বিশ্বাস ছিল যে, তোমরা যা কিছু কর, তার জনেক কিছু জালাহু জানেন না। তোমাদের পালনকর্তা সম্বন্ধে তোমাদের এ বিশ্বাস্ট্ তোমাদেরকে ধ্বংস করেছে। কেননা, এ বিশ্বাসের ফলে কুফরের কাজ-কর্ম করেছ এবং সে কাজকর্মই ধ্বংসের কারণ হয়েছে, ফলে তোমুরা (চিরতরে) ক্ষৃতিপ্রস্ত হয়েছ। অতপর ( এম্তাবছায় ) যদি তারা, সবর করে (, এবং, ওয়রখাই। না করে, ) তুবুও জাহামামই তাদের আবাসছল। (তাদের সবর দয়ার কারণে হবে না, ষেমন দুনিয়াতে প্রায়ই হত্যু) আর যদি তারা ও্যরখাহী করে, তবে তাদের <u>ও্যুর কবুল হবে না। আমি (দুনিয়াতে) তাদের পছনে কিছু সঙ্গী (শয়তান)</u> লাগিয়ে দিয়েছিলাম, অতপর সঙ্গীরা তাদের অগ্র-পন্চাতের আমল তাদের দুভিটতে শোভনীয় করে রেখেছিল। ( তাই তারা কুফরকে আঁকড়িয়ে রেখেছিল। কুফরুকে জাঁকড়িয়ে থাকার কারণে) তাদের ব্যাপারেও শান্তির আদেশ বান্তবায়িত হল, যা বার্ত্তবারিত হরেছিল তাদের পূর্ববতী জিন ও মানুষ ( কাফির)-দের বার্গিরে। নিশ্চয় তারাওঁ ছিল ক্ষতিপ্রস্ত ।

## जान्यजिक कोठ्या विवेत

আরাতে আদ ও সামুদের ক্ষতি বলে বণিত হয়েছে। ক্ষতি শব্দের আরক অর্থ অচেতন ও বেছ সকারী বন্ধ। এ কারণেই বছকেও ক্ষতি বি বলা হয়। আক্সিক বিগদ অর্থের শব্দের বিক্রমক হয়। আদ সম্প্রদায়ের উপর চাপানো অড়ও একটি ক্ষতি ছিল। একেই স্পুর্ণ কি সময় বর্ণনাকেরা হয়েছে। এর অর্থ বন্ধাবালু, যাতে বিক্ট আওয়ায থাকে।—(কুরতুবী)

5-E

17.75

যাহ্হাক বলেন, আলাহ্ তা'আলা তাদের উপর তিন বছর পর্যন্ত বৃশ্টিপাড় সম্পূর্ণ বল্ধ রাখেন। কেবল প্রবল গুরু বাতাস প্রবাহিত হত। অবশেষে আট দিন ও সাত রান্তি পর্যন্ত উপর্পুরি তুফান চলতে থাকে। কোন কোন রেওলায়েতে আছে, এ ঘটনা শাওলালের শেষদিকে এক বুধবার থেকে গুরু হয়ে পরবর্তী বুধবার পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। বন্ত যে কোন সম্পুদারের উপর আষাব এসেছে, তা বুধবারেই এসেছে।——(কুরতুবী, মাযহারী)

হযরত জাবের ইবনে আবদুলাহ্ (রা) বলেন, আলাহ্ তা'আলা কোন সম্প্রদারের মঙ্গল চাইলে তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং প্রবল বাতাসকে তাদের থেকে নিয়ন্ত রাখেন। পক্ষান্তরে আলাহ্ কোন জাতিকে বিপদ্যন্ত করতে চাইলে তাদের উপর বৃষ্টিপাত বন্ধ করে দেন এবং প্রবল বাতাস প্রবাহিত হতে থাকে।

শুনানির নীতি এবং রস্লুলাহ্ (সা)-র হাদীস सারা প্রাণিত আছে যে, কোন দিন ও রাত্রি আপন সভার দিক দিয়ে অগুড নয়। আদ সম্পুদায়ের ঝাঝাবায়ুর দিনগুলোকে অগুড বলার তাৎপর্য এই যে, এই দিনগুলো তাদের পক্ষে তাদের কুকর্মের কারণে অগুড হয়ে গিয়েছিল। এতে সবার জন্য অগুড হওয়া জক্রী হয় না।—( মাযহারী, বয়ানুল্ কোরআন)

তফসীরের সার সংক্ষেপে এ অনুবাদই করা হয়েছে। অর্থ বাধা দেওয়া, নিষেধ করা।
তফসীরের সার সংক্ষেপে এ অনুবাদই করা হয়েছে। অধিকাংশ তফসীরবিদ এ অর্থই
নিয়েছেন যে, বিপুল সংখ্যক জাহায়ামীকে হাশরের ময়দান ও হিসাবের জায়গার দিকে
নিয়ে যাওয়ার সময় বিক্ষিণততা এড়ানোর উদ্দেশ্যে অপ্রবর্তী অংশকে থামিয়ে দেওয়া
হবে, যাতে যারা পেছনে পড়ে, তারাও তাদের সাথে এসে মিলিত হতে পারে। কেউ
কেউ এর অনুবাদ করেছেন, তাদেরকে হিসাবের জায়গায় দিকে হাঁকিয়ে, ধায়া দিয়ে
নিয়ে যাওয়া হবে।—(কুরতুবী)

গোপনে কোন গোনাহ ও অপরাধ করতে চাইলে অপরের কাছে গোপন করতে পারে, কিন্তু নিজের অস-প্রত্যাসের কাছে গোপন করতে পারে না। যখন একথা জানা যায় যে, আমাদের কর্প, চক্রু, হাত-পা ও দেহের ত্বক আসলে আমাদের নয়। বরং রাজসাক্ষী, তালেরকে আমাদের কর্ম সম্পর্কে জিভাসা করা তুলে তারা সত্য সাক্ষ্য দেবে, তখন গোপনে কোন অপরাধ ও গোনাহ করার কোন পথই উন্মুক্ত থাকে না। সূত্রাং এই অপর্মান থেকে আত্মরক্ষার এক্সাত্র উপায় হচ্ছে অপরাধই না করা। কিন্তু ভোষরা যারা তওহীদ ও রিসালত শ্বীকার করু মা, তোমাদের চিদ্ধাই এদিকৈ ধাবিভ হয় না যে, তোমাদের অস-প্রত্যাপ্ত কথা বলতে ওক্ত করবে এবং তোমাদের বিরুদ্ধে

জালাহ্র সামনে সাক্ষ্য দেবে। তবে এতটুকু বিষয় প্রত্যেক বৃদ্ধিমান ব্যক্তিই বুঝতে সক্ষম যে, যিনি আমাদেরকে একটি নিকৃষ্ট বন্ধ থেকে সৃষ্টি করে লোতা ও চক্ষুদ্ধন মানুষ করেছেন, লালন-পালন করে পরিণত বয়সে উপনীত করেছেন ভাঁর ভান কি আমাদের যাবতীয় কর্ম ও জবছাকে বেষ্ট্রনকারী হবে না ? কিন্তু তোমরা এই জাজলামান বিষয়ের বিপরীতে এরপ বিশ্বাস পোষণ করতে যে, আলাহ্ তাজালা তোমাদের অনেক কাজকর্মের খবর রাখেন না। কাজেই তোমরা কুফর ও শিরক করতে সাহসী হয়েছিলে। বলা বাহল্য, তোমাদের এই বিশ্বাস্ট তোমাদেরকে বরবাদ করেছে।

্ হাশরে মানুষের অল-প্রত্যকের সাক্ষ্যদানঃ সহীহ্ মুসলিমে হষরত আনাস (রা) থেকে বণিত আছে যে, একদিন আসরা রস্তুরাত্ (সা)-র সঙ্গে হিরাম। অকস্মাৎ তিনি হেসে উঠলেন, অতপর বললেন, তোমরা জান, আমি কি কারণে হেসেছি ? আমরা আর্য করলাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রস্লই জামেন। তিনি বললেন, আমি সে কথা সমরণ করে হেসেছি বা হাশরে হিসাবের জায়গায় বাদা তার পালনকর্তাকে বলবে। সে বগবে, হে পরওয়ারদিগার, আপনি কি আমাকে জুলুম থেকে আভ্রয় দেননি? আল্লাহ্ বলবেন, অবশ্যই দিয়েছি। তখন বাদ্দা বলবে, তাহলে আমি আমার হিসাব-নিকাশের ব্যাপারে অন্য কারও সাক্ষ্যে সম্ভণ্ট নই। আমার অস্তিছের মধ্য থেকেই কোন সাক্ষী না দাঁড়ালে আমি সন্তল্ট হব না। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, अर्थार जान कथा, जूमि निरापर एजामान रिजाव كفي بنَفْسكَ الْيَوْمُ مَلَيْكَ حَسَيْبًا করে নাও। এরপর তার মুখে মোহর এটি দেওয়া হবে এবং তার অল-প্রত্যলকে বলা হবে, তোমরা তার ক্রিয়াকর্ম বর্ণনা কর। এতে প্রত্যেক অঙ্গ কথা বলতে ওরু কর্মবৈ এবং সত্য সাক্ষ্য দেবে। এরগর তার মুখ খুলে দেওয়া হবে। তখন সে তার অস-প্রত্যাদের প্রতি অসন্ত ইয়ে বলবে, انافل ক্রমণ ভোমরা ধ্বংস হও, আমি ভো দুনিয়াতে যা কিছু করেছি, ভোমাদেরই সুখের জন্য করেছি। এখন তোমরাই আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে গুরু করলে।

হ্যরন্ত আবৃ হরারস্থা (রা)-র রেওয়ামেতে আছে, এ কাঞ্চির মুখে মোহর এঁটে দেওয়া হবে এবং উক্তকে বলা হবে, তুমি কথা বল এবং তার ক্রিয়াকর্ম্বর্ণনা কর। তখন মানুষের উক্ত, মাংস, অন্থি সকলেই তার কর্মের সাক্ষ্য দেবে।—(মাযহারী)

হষরত ম'কাল ইবনে ইয়াসারের রেওয়ায়েতে রসূলুলাত্ (সা) বলেন, অনাগত দিন মানুষকে ডেকে বলে, আমি নতুন দিন। তুমি বা কিছু আমার মধ্যে কর্বে, কিয়ামতের দিন আমি সে সম্পর্কে সান্ধ্য দেব। ভাই তোমার উচিত আমি শেষ হয়ে যাওয়ার আগেই কোন পুশুকাজ করে নেওলা, বাতে আমি এ সম্পর্কে সান্ধ্য দিতে পারি। যদি আমি চলে বাই, তবে আমাকে ক্ষমও পাবে না। এমনিভাবে প্রত্যেক্ষ রাম্ভি মানুষকে ডেকে একথা বলে।—(কুরতুবী)

# وَقَالَ النَّهِ مِن كَفُوْ اللّا تَسْمَعُوْ اللّهِ لَهُ الْقَدُّ الْ وَالْعَوْ الْفِيهُ الْمُولِيَّةِ لَكُوْ اللّهِ مُنَا الْقَدُ اللّهِ مَنَا الْقَدُ اللّهِ اللّهِ لَكُوْ اللّهِ مُنَا اللّهُ اللّهُ مُنَا اللّهُ مُنَا اللّهُ مُنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

(২৬) জার কাফিররা বলে, তোমরা এ কোরজান প্রবণ করো না এবং এর আর্ডিতে হট্টগোল স্লিট কর, যাতে তোমরা জয়ী হও। (২৭) জামি অবশাই কাফির-দেরকে কঠিন আযাব আয়াদন করাব এবং জামি অবশাই তাদেরকে তাদের মন্দ ও হাঁন কাজের প্রতিফল দেব। (২৮) এটা আয়াহর শরুদের শান্তি—জাহায়াম। তাতে তাদের জন্য রয়েছে হায়ী জাবাস, আমার জায়াতসমূহ অলীকার করার প্রতিফল-ম্বরুগ। (২৯) কাফিররা বলবে, হে জামাদের পালনকর্তা, যে সব ছিন ও মানুর জামাদেরকে পথদ্রলট করেছিল, তাদেরকে দেখিয়ে দাও, জামরা তাদেরকে পদদলিত করব, বাতে তারা যথেলট অপমানিত হয়।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

কাঞ্চিররা (পরস্পর) বলে, তোমরা এ কোরআন প্রবণই করে। না এবং (সুদি পরগম্বর শুনাতে আরম্ভ করে তবে) তাতে হটুগোল সৃষ্টি কর, যাতে (এডাবে) তোমরাই জয়ী হও। (পরগম্বর হার মেনে চুপ হয়ে মায়। এই নাপাক ইচ্ছা ও দুরভি-সন্ধির কারণে) আমি অবশাই কাঞ্চিরদেরকে কঠিন আযাব আঘাদন করার এবং তাদেরকে তাদের মন্দ কর্মের শান্তি দেব। শান্তি আরাহ্র শরুদের এই অর্থাৎ জাইারাম। তাতে তাদের জন্য থাকবে স্থায়ী আবাস আমার আয়াতসমূহ জুলীকার করার প্রতিক্ষেত্ররাপ। (আযাবে পতিত হয়ে) কাফ্চিররা বলবে হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে স্থেলাকা ও মাক্রকে দেখিয়ে দিন, যারা আমাদেরকে প্রথম্পট করেছিক। আম্বরা তাদেরকে পদানিত করব, যাতে তারা যথেত্ট অসমানিত হয়।

্ অর্থাৎ দুনিরাতে যারা তাদেরকে প্রত্ত ক্রিরছিল, তখন ডাদের প্রতি কাফিরদের ক্রোধ হবে। এই প্রথল্ডকারীরা হবে মানুষ ও শ্রহান—এক একজন

ট্ৰেড় ∗

করে হোক কিংবা বেশী করে। পথএপ্টকারীরাও জাহায়ামেই থাকবে, কিন্ত এসৰ কথারার্চার সময় তারা সামনে থাকবে না। তাই সামনে আনার আবেদন জানাবে। ভাদের এ আবেদন মঞ্র হবে কি না, তা কোন আয়াত অথবা রেওয়ায়েতে পাওয়া যায়নি) বু

### আনুষ্ঠিক আত্ব্য বিষয়

काशित्रताः कात्रवात्रतः साकावितात्र الْقُوْا إِلَهُذَا الْقُوْا نِي وَ الْغُوا فِي الْعُوا الْعِلْمُ الْعُلْمِ الْعُلْمِ الْعُوا الْعُلْمِ الْعُلْمِ الْعُلْمِ الْعُلْمِ الْعُلْمِ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمِ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ ال

জক্ষম হয়ে এবং সমস্ত চেণ্টায় ব্যর্থ হয়ে এ দুক্কর্মের আশ্রয় নিয়েছিল। হযরত ইবনে আব্যাস (রা) বলেন, আবু জহল অন্যদেরকে প্ররোচ্চিত করল যে, মুহান্মদ যখন কোরআন তিরাওয়াত করে, তখন তোমরা তার সামনে গিয়ে হৈ-হল্পোড় করতে থাকবে, যাতে সে কি বলছে তা কুেউ বুঝতে না পারে। কেউ কেউ বলেন, কাফ্সিররা শিস দিয়ে, তালি বাজিয়ে এবং নানারূপ শব্দ করে কোরআন প্রবণ থেকে মানুষকে বিরত রাখার প্রস্তৃতি নিয়েছিল। —(কুরতুবী)

নীরব্রতার সথে কোরজান শ্রবণ করা ওয়াছিবঃ হৈ-ছলোড় করা কাফিরদের জন্তাসঃ আলোচ্য আয়াত থেকে জানা গেল, তিরাওয়াতে বিশ্ব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে গঙগোল করা কুফরের আলামত। আরও জানা গেল যে, নীরবতার সাথে শ্রবণ করা ওয়াজিব এবং সমানের আলামত। আজকাল রেডিওতে কোরআন তিলাওয়াত করা হয় এরং প্রচ্যেক হোটেল ও জনসমাবেশে রেডিও শুলে দেওয়া হয়। হোটেলের কর্ম-চারীরা তাদের কাজকর্মে এবং গ্রাহকরা খানা-পিনায় মশগুল থাকে। ফলে দৃশ্যত এমন পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে যায়। যা কাফিরদের আলামত ছিল। আলাহ্ তাভালা মুসলমানদেরকে হেদায়েত করুন। এরপ পরিবেশে কোরআন তিলাওয়াতের জন্য রেডিও খোলা উচিত নয়। যদি বরকত হাসিলের জন্য খোলাই হয়, তবে কয়েক মিনিট সব কাজকর্ম বন্ধ রেখে নিজেরাও মনোযোগ সহকারে শোনা উচিত এবং অপরকৌ শোনার স্থাক কিলা বাশ্ছনীয়া।

الْمَالَيْكُ اللَّا تَخَافُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمُّ اسْتَفَامُوا تَتَنَرُّلُ عَلَيْهِمُ الْمَالَيْكُ اللهُ تَخَافُوا وَلَا تَخْزَنُوا وَالْبَرُوا بِالْجَنْفِ اللَّيْ كُنْ تَوْ الْمَالِيكُ اللهُ وَفِي اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَعَمِلَ مِنْ عَفُولٍ اللهُ وَعَمِلَ اللهِ وَعَمِلَ اللهُ وَعَمِلَ اللهُ اللهِ وَعَمِلَ اللهُ وَعَمِلَ اللهُ اللهِ وَعَمِلَ اللهُ اللهِ وَعَمِلَ اللهُ اللهُ وَعَمِلَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَعَمِلَ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ا

## صَالِمًا وَكَالَ إِنْ مِنَ الْمُعْلِمِينَ وَ وَلا تَنْتُوى الْحَسَنَةُ وُلاَ السِّيمَةُ وَلاَ النِينَ وَيَنِينَكَ وَيَنِينَكَ وَيَنِينَكَ وَيَنِينَكَ وَيَنِينَكَ وَيَنِينَكَ وَيَنِينَكَ وَيَنِينَكَ وَيَنِينَكُ وَيَنِينَكُ وَيَنِينَكُ وَيَنِينَكُ وَيَنِينَكُ وَيَنِينَكُ وَيَنِينَكُ وَيَنْ يَكُونُوا وَمَا يُكُفِّمُ اللَّهِ اللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهُ الْعَلِيمُ وَ التَّهُ الْعَلِيمُ وَ التَّهُ الْعَلِيمُ وَ اللَّهُ الْعَلِيمُ وَ اللَّهُ الْعَلِيمُ وَ اللَّهُ الْعَلِيمُ وَ اللَّهُ الْعَلِيمُ وَاللَّهُ الْعَلِيمُ وَاللَّهُ الْعَلِيمُ وَلَا اللَّهُ الْعَلِيمُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَلِيمُ وَاللَّهُ الْعَلِيمُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَلِيمُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ الل

(৩০) নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের গালনকর্তা আলাই, অতপর তাতেই অবিচল থাকে, তাদের কাছে ফেরেশতা অবভীল হয় এবং বলে, তেমিরা জয় করো না, চিন্তা করো না এবং তোমাদের প্রতিশূনত জালাতের সুসংবাদ শোন। (৩১) ইহকালে জ পরকালে আমরা তোমাদের বলু। সেখানে তোমাদের জনা আছে যা তোমাদের মন চায় এবং সেখানে তোমাদের জন্য আছে যা তোমরা দাবী কর (৩২) এটা ফমাশীল করণাময়ের পক্ষ থেকে সাদর আপ্যায়ন। (৩৩) যে আলাহর দিকে দাওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি একজন আজাবহ, তার কথা অপেক্ষা উত্তম কথা আর কার? (৩৪) সমান নয় ভাল ও মন্দ। জওয়াবে তাই বলুন যা উৎকৃত্ট। তখন দেখবেন আপনার সাথে যে ব্যক্তির শক্তা রয়েছে, সে যেন সভরেল বলু। (৩৫) এ চরিক্র তারাই লাভ করে, যারা সবর করে এবং এ চরিক্রের অধিকারী তারাই হয়়, যারা অত্যন্ত ভাল্যবান। (৩৬) যদি শয়্তানের পক্ষ থেকে আপনি কিছু ক্লম্মলগা অনুভ্ন করেন, তবে আলাহ্র শরণাপ্র হোন। নিশ্চয় তিনি সর্ব্রোতা, সর্বজ্ঞ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

জনত্ত্ব করেন 🕾 🗇

যারা ( আডরিকর্ডাবে ) বলে, আমাদের ( সত্যিকার ) পালনকর্তা ( একমান্ত্র) আল্লাহ্, ( অর্থাৎ শিরক ত্যাগ করে তওহীদ অবলম্বন করে— ) অতপর ( তাতে ) অবিচলিত থাকে ( অর্থাৎ তা ত্যাগ করে না ), তাদের কাছে ( আল্লাহ্র পক্ষ থেকে রহমত ও সুসংবাদের ) ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় ( মৃত্যুর সময়, কবরে এবং কিয়ামতে ) আর বলে, তোমরা ( পরকালের ) ভয় করো না, ( দুনিয়া ত্যাগ করার কারণে ) চিন্তা করো না ( কেননা, সামনে তোমাদের জন্য এর উত্তম বিকল্প শান্তি ও নির্মাণ্ডা রয়েছে ) এবং তোমরা প্রতিশূন্ত জল্লাতের (অর্থাৎ জালাত পাওল্লার) কারণে আনন্দিত হও। আমরা তোমাদের সেলী ছিলাম পান্ধিব জীবনে এবং পরকালেও থাকব। ( পাথিব জীবনে ফেরেশতাদের সল এই যে, তারা মানুমের অন্তর্কেরৎকাজের প্রেরণা ভাগত করে।

क्षांत्र । जन्म पर बाल

কণ্ট ও বিগদাপদে ফেরেশতাদের সঙ্গীত্বের প্রভাবেই সবর ও ছিরতা অজিত হয়। পর-কালে তারা সামনাসামনি সঙ্গী হবে। কোরআনে বলা হরেছে । ইটিটি

আরেক আয়াতে আছে كُلُّ بَابِ ) বেখানে ( অর্থাৎ

জানতে) তোসালৈর জন্য আছে, বা তোমাদের মন চায় এবর সেখানে তোমাদের জন্য আছে, যা তোমরা দাবি করবে।ৣ (অর্থাৎ মুখে যা চাইবে তা পাবেই; মন যা চাইবে, তাও পাবে 🖟) এটা হবে ক্ষমাশীল, করুণাময়ের পক্ষ থেকে সাদর আগ্যায়ন 🖢 (অর্থাৎ এসব নিয়ামত মেহমানদের ন্যায় সসম্মানে ও সাদরে পাওয়া যাবে।) <mark>যে আলাহ্</mark>র দিকে (মানুষকে) দাওয়াত দেয়া, (নিজেও) সংকর্ম করে এবং (অনুস্তা প্রকাশের জন্য) বলে, আমি একজন আভাবহ, তাঁর কথা অপেক্সাউডম কথা আর কার? [ ষারা আল্লাহ্র দিকে দাওয়াত দেয় এবং সংকারমূলক কাজ করে, তারা প্রায়ই মূর্খদের প্রক্রু প্রক্রুট ও নির্মাতনের সম্মুখীন হয়। তাই অতপুর তাদেরকে <del>ভুলুয়ের</del> বিপরীতে ইনসাফ এবং অনিলেটর বিনিময়ে ইল্ট্ করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এল্লাড়া অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেছে, যে শন্তুপক্ষের নির্যাতনে সবর করে তাদের ্ সাথে সূদ্য ব্যবহার করাই দাওয়াত কার্যকর ও সফল হওয়ার পছা। তাই রসূলুলাহ্ (সা)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, এতে মুসলমানগণও প্রসঙ্গব্ধমে শামিল রয়েছেঃ] ভাল ও মন্দ সমান হতে পারে না। (বরং প্রত্যেকটির প্রভাব-প্রতিক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন। অতএব) আপনি ( অনুসারিগণসহ) সদ্যবহার দারা (মন্দকে) প্রতিহত করুন। তখন দেখবেন, যে ব্যক্তির মধ্যে ও অপিনার মধ্যে শরুতা ছিল, সে যেন অভরঙ্গ বন্ধু। (অর্থাৎ মন্দের বিনিময়ে মন্দ করলে শন্তুতা বৃদ্ধি সায় এবং ভাল ব্যবহার করলে শিলুতা হ্রীস পার। এমনকি প্রায়ই শলুতা সম্পূর্ণ লোপ পার এবং শলু অভরল বনুর মত হয়ে যায়:) এ চরিত্র তারাই লাভ করে, যারা ( চরিত্রের দিক দেয়ে) খুব দৃচ্ এবং এরাপ চরিরের তারাই অধিকারী হয়, যারা (সওয়াবৈর দিক দিরে) অত্যন্ত ভাগ্যবান। যদি ( এসময়ে ) শয়তানের প্রক্ষ থেকে ভাপনি কিছু ( ক্লোধের ) কুমন্ত্রণা অনুভব করেন. তবে ( তৎক্ষণাৎ) আল্লাহ্র শরণাপন্ন হোন। নিশ্চয় তিনি সর্ব্যোতা সর্বজ্ঞ (মন্দের বিনিময়ে ভাল ব্যবহার করার জ্ন্য প্রতিপক্ষের সুস্থ মনের অধিকারী হওয়া শুর্ড। কেননা, মাঝে মাঝে দুল্টমতি লোকের সাথে ভাল ব্যবহারের উল্টা ফল হতে, দেখা যায়। মনের সুহতা যারা হারিয়ে ফেলে তাদের ক্ষেত্রেই এ ধরনের বিরূপ अिं किया प्रधा यात्र। असन लात्कृत जरभा भूवर नश्रा।

### আনুষ্ঠিক ভাতুক্য বিষয়

15: 7: 15-

সূরার শুক্ত থেকে এ পর্যন্ত কোরজান, রিসাক্ষত ও তওহীদ অন্থীকারকারীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। আলাহ্র কুদরতের নিদর্শনাবলী তাদের হৃষ্টির সামনে উপস্থিত করে তওহীদের দাওয়াত ও জন্মীকারকারীদের পরিণাম এবং পরকালের জাষাব তথা ভাহান্তামের বিভারিত বর্ণনা দেওরা হরেছে। এখান থেকে মুখিন ও কামিলদের অবছা, ইত্কাল ও পরকালে তাদের সম্মান এবং তাদের জম্য বিশেষ প্যানির্দেশ উল্লিখিত হয়েছে। মুখিন ও কামিল তারাই, যারা কর্মে ও চরিল্লে অবিচল পুরোপুরিভাবে শরীরভের অনুসারী এবং যারা অপরকেও আল্লাহ্র দিকে দাওয়াত দেয় এবং তাদের সংশোধনের চেল্টা করে। এ প্রসলেই যারা ইসলামের দাওয়াত দেয়, তাদের জন্য সবর এবং মন্দের স্বওয়াবে ভাল ব্যবহার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ि الذينَ قَالِوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَعَا مُوا : बत सर्व : वता सरतह । الله ثُمَّ اسْتَعَامت

আর্থাৎ বারা বাঁটি মনে আরাহ্কে পালনকর্তারাপে বিশ্বাস করে ও তা বীকারও করে (এটা হল মূল ঈমান) অতপর তাতে অবিচলও থাকে (এটা হল সংকর্ম)। এডাবে তারা ঈমান ও সংকর্ম উভর ওপে ওপাধিত হয়ে যার। তফসীরের সার-সংক্রেপে তারা ঈমান ও সংকর্ম অর্থ বণিত হয়েছে ঈমান ও তওহীদে কায়েম থাকা, তারা তা পরিত্যাপ করে না। এ তফসীর হয়রত আবু বকর সিদ্দীক (রা) থেকে বণিত আছে। হয়রত উসমান (রা) থেকেও প্রায় তাই বণিত রয়েছে। তিনি তার্ম তার অর্থ করেছেন বাঁটি আমল করা। হয়রত উমর (রা) বলেন, তা তার্ম তার্ম তার্ম করেছেন বাঁটি আমল করা। হয়রত উমর (রা) বলেন, তা তারা তার্ম তারার বাবভীর বিধি তথা আদেশ ও নিমেধের উপর অবিচলিত থাকা এবং তা থেকে শুগালের নায় এদিক-ওদিক পলায়নের পথ বের না করার নাম এটেভারী)

তাই আলিমগণ বলেন, তেওঁ তিন্দা সংক্ষিণত হলেও এতে শরীয়তের যাবতীয় বিধি-বিধান গালন এবং হারাম ও মকরহ বিষয়াদি থেকে সার্বক্ষণিক বেঁচে থাকা শামিল রয়েছে। তফসীরে-কাশশাফে আছে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্—একথাটি বলা তখনই ওছ হতে পারে, যখন অন্তরে বিশ্বাস করা হয় যে, আমি প্রত্যেক অবস্থায় প্রত্যক্ষ পদক্ষেপেই আল্লাহ্ তা'আলার প্রশিক্ষণাধীন, তাঁর রহমত ব্যতিরেকে আমি একটি খাসও ছাড়তে পারি না। এর দাবি এই যে, মানুষ ইবাদতে অটল-অবিচল থাকবে এবং তার আল্লা ও দেহ কেশাগ্র পরিমাণও আল্লাহ্র দাসত্ব থেকে বিচ্যুত হবে না।

ইবনে-জাকাসের উক্তি অনুষায়ী মৃত্যুর সময় হবে। কাতাদাহ্ বলেন—হাশরে কবর থেকে বের হওয়ার সময় হবে এবং ওকী' ইবনে জারয়াহ্ বলেন, তিন সময়ে হবে—প্রথম মৃত্যুর সময়, অতপর কবরের অভ্যন্তরে, অতপর হাশরে কবর থেকে উল্লিত হওয়ার সময়। বাহরে-মুহীতে আবু হাইয়ান বলেন—আমি তো বলি যে, মুমিনদের কাছে ফেরেশতাগণের অবতরণ প্রতাহ হয় এবং এর প্রতিক্রিয়া ও বরকত তাদের কাজকর্মে পাওয়া যায়। তবে চাক্লুস দেখা ও তাদের কথা শোনা উপরোক্ত সময়েই হবে।

হযরত সাবেত বানানী (র) থেকে বণিত আছে, তিনি সুরা হা-মীম সিজদা ভিলাওয়াত করত আলোচা আয়াত পর্যন্ত পৌছে বললেন, আমি এই হাদীস প্লাণ্ড হরেছি যে, মুমিন ষখন কবর থেকে উভিত হবে, তখন দুনিয়াতে যেসৰ কেরেলতা তার সাথে থাকত, তারা এসে বলবে তুমি ভীত ও চিভিত হয়ো না, বরং প্রতিশূত ভারাতের সুসংবাদ শোন। তাদের কথা গুনে মুমিন ব্যক্তি আয়ন্ত হয়ে যাবে।
—(মাহহারী)

لَكُمْ نِيْهَا مَا تَشْتَهِي ٱنْفُسِكُمْ وَلَـكُمْ نِيْهَا مَا تَدَّ مُونَ نَـزِلاً مِن

তাই পাবে এবং যা দাবি করবে তাই সরবরাহ করা হবে। এর সারমর্ম এই যে, তোমাদের প্রতিষ্টি বাসনা পূর্ণ করা হবে—তোমরা চাও বা না চাও। অভপর হুলি তথা আগ্যায়নের কথা বলে ইনিত করা হয়েছে যে, এমন অনেক নিয়ামভও পাবে, যার আকাক্ষাও তোমাদের অভরে হুলিট হবে না। যেমন মেহমানের সামনে এমন অনেক বন্তও আসে যার কল্পনাও পূর্বে করা হয় না, বিশেষত মধন কোন বড় লোকের মেহমান হয়।—(মাহহারী)

হাদীসে রস্লুরাহ্ (সা) বলেন, জামাতে কোন পাখী উড়তে দেখে তোমাদের মনে তার মাংস খাওয়ার বাসনা সৃষ্টি হবে। তৎক্ষণাৎ তা ডাজা করা অবস্থায় সামনে আনীত হবে। কতক রেওয়ায়েতে আছে, তাকে আগুন ও ধোঁয়া কোন কিছুই স্পর্ল করবে না। আপনা আপনি রামা হয়ে সামনে এসে যাবে।—( মাষহারী)

জন্য এক হাদীসে রস্বুলাহ্ (সা) বলেন, যদি জাল্লাতী ব্যক্তি নিজ পুহে সন্তান জন্মের বাসনা করে, তবে গর্ডধারণ, প্রসব, শিশুর দুধ ছাড়ানো এবং যৌবনে পদার্পণ এক মুহুর্তের মধ্যে হল্লে বাবে।—(মাযহারী)

অর্থাৎ তারা কেবল নিজেদের ঈমান ও আমল নিয়েই সন্তল্ট থাকে না বরং অগরকেও দাওয়াত দেয়। বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি মানুষকে আল্লাহ্র দিকে ভাকে তার চেয়ে উত্তম কথা আর কার হতে পারে? এ থেকে বোঝা গেল যে, মানুষের সেই কথাই সর্বোভন্ন ও সর্বোহকুট যাতে অগরকে সভাের দাওয়াত দেওয়া হয়। এতে মুখে, কলমে, অন্য কোনভাবে ইত্যাদি সব্প্রকার দাওয়াতই শামিল রয়েছে। আমানদাতাও এতে দাখিল আছে। কেননা, সে মানুষকে নামাষের দিকে আহ্বান করে। একারণেই হয়রত আয়েলা (রা) বলৈন, আলােচ্য আয়াত মুয়ায়য়িন সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে এবং নামায বাবাানা হয়েছে।

রসূলুরাহ্ (সা) বলেন, আযান ও একামতের মাঝখানে যে দোয়া করা হয়, তা প্রত্যাখ্যাত হয় না।—(মাযহারী)

হাদীসে আয়ান ও আয়ানের জওয়াব দেওয়ার অনেক ফষিলত ও বরকত বণিত রয়েছে। যদি বেতন ও পারিশ্রমিকের দিকে লক্ষ্য না করে খাঁটিভাবে আরাহ্র ওয়াস্তে আয়ান দেওয়া হয়।——( মাযহারী)

দেরকে বিশেষ পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ তারা মন্দের জওয়াবে ভাল বাবহার করবে এবং সবর ও অনুপ্রহ করবে। وَ أَ حُسَنَ الْحَسَنَةُ وَ لَا السَّيَاءُ وَ السَّيَاءُ وَ السَّيَاءُ করবে এবং সবর ও অনুপ্রহ করবে। وَ الْحَسَنَ الْحَسَنَى الْحَسَنَ الْحَسَنَى الْحَسَنَ الْحَسَنَ الْحَسَنَ الْحَسَنَ الْحَسَنَ الْحَسَنَى الْحَسَنَ الْحَسَنَ الْحَسَنَ الْحَسَنَى الْحَسَنَى الْحَسَنَى الْحَسَنَ الْحَسَنَى الْحَسَنَى

বরেন—এই আয়াতের নির্দেশ এই বে, যে ব্যক্তি ভোমার প্রতি ক্রোথ প্রকাশ করে, তার মুকাবিলায় তুমি সবর কর, যে তোমার প্রতি মূর্যতা প্রকাশ করে, তুমি তার প্রতি সহনশীরতা প্রদর্শন কর এবং যে ভোমাকে স্থানাতন করে, তুমি তাকে ক্রমা কর।
—(মাষ্টারী)

রেওয়ারেতে আছে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-কে ছনৈক ব্যক্তি গালি দিল অথবা মন্দ বলল। তিনি জওয়াবে বললেন, যদি তুমি সত্যবাদী হও এবং আমি অপরাধী ও মন্দ হই, তবে আল্লাহ্ তা'আলা যেন আমাকে ক্রমা করেন। পক্ষান্তরে যদি তুমি মিথ্যা বলে থাক, তবে আল্লাহ্ তা'আলা যেন তোমাকে ক্রমা করেন।— (কুরত্বী)

وَلِالْقَنْمُ الْبُكُ وَالنَّهُا رُوَ الشَّمْسُ وَالْقَنْمُ لَا تَسْجُهُ وَاللَّمْسُ وَالْقَنْمُ لَا تَسْجُهُ وَاللَّمْسُ وَالْقَنْمُ النَّاعُونَ وَالنَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ و

(৩৭) তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে দিবস, রজনী, সূর্য ও চক্ত । তোমরা সূর্যকে সিজনা করো না, চল্লকেও না ; আলাহ্কে সিজনা কর, বিনি এওলো সৃষ্টি করেছেন, যদি ভোমরা নিষ্ঠার সাথে ওধুমার তাঁরই ইবাদত কর । (৩৮) জতপর তারা যদি অহংকার করে, তবে যারা আগনার পালনকর্তার কাছে আছে, তারা দিবারারি তার পরিছতা ঘোষণা করে এবং তারা লাভ হর না। (৩৯) তার এক নিদর্শন এই বে, তুমি ভূমিকে দেখারে অনুর্বর পড়ে আছে। জতপর আমি যখন তার উপর বৃষ্টি বর্ষণ করি, তখন সে লস্যান্যায়ল ও স্ফীত হয়। নিশ্চয় যিনি একে জীবিত করেন, তিনি জীবিত করেনে সৃতদেরকেও। নিশ্চয় তিনি সর্যকিছু করতে সক্ষম।

### তব্দসীরের সার-সংক্ষেপ

রারি, দিবস, সূর্য ও চন্দু তাঁরা (কুদরত ও তওহীদের) অন্যতম নিদর্শন (অতএব) তোমরা সূর্যকে সিজদা করো না, চন্দুকেও না, [সাবেরী সম্পুদার নক্ষরবাজির

10

ইবাদত করত। (কাশশাক)] আলাহ্কে সিজদা কর, যিনি এগুলো স্পিট করেছেন, যদি ভোমরা আলাহ্রই ইবাদত কর। (অর্থাৎ আলাহ্র ইবাদত করতে হলে তা এভাবেই হতে পারে মে, ভাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক করবে না। মুশরিকদের মত আলাহ্র ইবাদতের সাথে অন্যকে ইবাদতে শরীক করলে তা আলাহ্র ইবাদত থাকে না।) অতপর মদি তারা (তওহীদের ইবাদত অবলম্বন করতে এবং পৈতৃক বদভ্যাস শিরক পরিত্যাগ করতে লক্ষা ও) অহংকার করে, তবে (সেটা তাদের নির্মুদ্ধিতা। কেননা) যেসব (ফেরেশতা) আপনার পালনকর্তার নৈকট্যশীল, তারা দিবারান্তি তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করে এবং তারা ( এ থেকে সামান্যও ) লাভ হয় না। (তাদের চেয়ে বছগুলে সম্মানিত ও প্রের্মেভাগণ যথন আলাহ্র ইবাদতে লক্ষাবোধ করে না, তখন এ কোকাদের লক্ষাবোধ করার কি আছে?) তাঁর (কুদরত ও তওহীদের) এক নিদর্শন এই যে, তুমি ভূমিকে দেখবে অনুর্বর পড়ে আছে। অতপর আমি যখন তার উপর বারিরর্থণ করি, তখন সে আন্দোলিত ও স্কীত হয়। (এটা তওহীদে ও পুনক্ষখান উভরেরই দলীর। কেননা) যিনি ভূমিকে ( তার উপযুক্ত) জীবন দান করছেন, তিনিই স্কুতদেরকে (তারের উপযুক্ত) জীবন দান করছেন, তিনিই স্কুতদেরকে (তারের উপযুক্ত) জীবন দান করছেন, তিনিই স্কুতদেরকে

আনুষ্টিক ভাত্ৰ্য বিষয়

जालायू बाडीड काडेरक जिल्ला क्या जारतक तह : ﴿ لَا لَا يُعْرِبُ وَا لِلسَّمْسِ عَلَيْهِ عَالَمَا اللَّهُ مِنْ الْمُ

তিত্ত তিত্ত তিত্ত তিত্ত তিত্ত তিত্ত তিত্ত তিত্ত তালাভ থেকে প্রমাণিত হয় যে, সিজদা একমার জগৎত্তটা আল্লাহ্রই প্রাগ্য। তিনি ব্যতীত কোন নক্ষর জথবা মানব ইত্যাদিকে সিজদা করা হারাম। এই সিজদা ইবাদতের নিয়তে হোক জথবা নিছক সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে হোক, স্বাবদ্বায় উম্মতের ইজমাবলে এটি হারাম। গার্থকা এই যে, কেউ ইবাদতের নিয়তে সিজদা করলে সে কাফির হরে যাবে এবং কেউ নিছক সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সিজদা করলে তাকে কাফির বলা হবে না, কিন্তু হারামকারী ও ক্লাসিক বলা হবে।

ইবাদতের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ ব্যতীত অগরকে সিজ্ঞদা করা কোন উদ্মত ও শরীরতে হালাল ছিল না। কেননা এটা শিরক এবং প্রত্যেক পর্সমনের শরীরতেই শিরক ছিল হারাম। তবে সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সিজ্ঞদা করা পূর্ববর্তী শরীরত-সমূহে বৈধ ছিল। পৃথিবীতে আগমনের পূর্বে হ্যরত আদম (জ্য)-কে সিজ্ঞদা করার আদেশ সমস্ত ফেরেশতাকে দেওরা হরেছিল। ইউসুক (আ)-কে তার পিতা ও ল্লাভাগণ সিজ্ঞদা করেছিল। কোরআনে এর উল্লেখ আছে। কিন্ত ফিকাহবিদগণ এ বিষয়ে একমত যে, ইসলামে এই আদেশ রহিত করা হয়েছে এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অগরকে সিজ্ঞদা করা স্বাব্দার হারাম করা হয়েছে।

ওরাতের সিজ্বদা ওরাজিব, কিন্তু কোন আরাতে ওয়াজিব এতে মততেদ রয়েছে। কাষী আবুবকর আহ্কামূল কোরআনে লিখেন, হযরত আলী ও ইবনে মসউদ (রা) প্রথম আরাত অর্থাৎ তিন্তু ইবনে ত্রাল্ডির লারাত অর্থাৎ তিন্তু ইবনে আকাস বিতীর আরাত অর্থাৎ তিন্তু ইবনে আকাস বিতীর আরাত অর্থাৎ তিন্তু ইবনে উমরও তাই বলেছেন। একারণে মসক্রক, আবু আবদুর রহমান, ইবরাহীম নম্বরী, ইবনে সিরীন, কাতাদাহ্ রমুম্ব ফিকাহবিদ বিতীয় আরাত শেষেই সিজদা করতেন। আহকামূল কোরআনে আরও বলা হয়েছে, হানাকী মহাবের আলিমসণও তাই বলেন। এ মততেদের কারণে বিতীয় আরাত শেষে সিজদা করাই সাবধানতার প্রতীক। কেননা, আসলে রথম আরাতে সিজদা ওরাজিব হলে তথন তাও আদার হয়ে যাবে এবং বিতীয়টিতে ওয়াজিব হলে আনার হয়ে যাবে এবং বিতীয়টিতে ওয়াজিব হলেও আদার হয়ে যাবে।

اِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُ وَنَ فِيَ اَيْتِنَا لَا يَخْفُونَ عَكَيْنَا وَا فَتَنَ يَنُو الْقَالِمَةِ الْمُعَلِّمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمُعْلِمِ اللْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ

### 

(৪০) নিশ্চর যারা আমার আরাডসমূহের ব্যাপারে বব্রতা অবলঘন করে, তারা আমার কাছে গোগন নয়। যে ব্যক্তি জাহালামে নিক্ষিণত হবে সে ত্রেষ্ঠ, না বে কিয়া-মতের দিন নিরাপদে আসবে? তোমরা যা ইচ্ছা কর, নিশ্চর ভিনি দেখেন যা তোমরা কর। (৪১) নিশ্চয় বারা কোরজান জাসার পর তা **জন্মীকার করে, তাদের হং**ধ্য চিন্তা-ভাবনার অভাব রয়েছে। এটা অবশ্যই এক সম্মানিত গ্রন্থ (৪২) এতে মিধ্যার প্রভাব নেই সামনের দিক থেকেও নেই এবং পেছন দিক থেকেও নেই। এটা প্রভামর, প্রশংসিত আলাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। (৪৬) আগনাকেতো তাই বলা হয়, বা বরু হত পূর্ববতী রসূলগণকে। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তার কাছে রয়েছে ক্লমা **এবং** রয়েছে যন্ত্রপাদায়ক শান্তি। (৪৪) আমি যদি একে অনারব ভাষার কোরভান করতাম, তবে অবলাই তারা বলত, এর আলাতসমূহ পরিফার ডাষায় বিৰুত হল্পনি কেন? কি আকুর্য যে, কিতাব অনারব ভাষার আর রসূল আরবীভাষী! বলুন, এটা বিশ্বাসীদের জন্য হেদায়েত ও রোগের প্রতিকার। যারা মু'মিন নর, তাদের কানে আছে ছিপি, আর কোরজান তাদের জন্য জন্ধত্ব। তাদেরকে খেন দূরবর্তী স্থান থেকে আহ্বান করা হয়। (৪৫) আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম, অতপর তাতে মতভেদ সু<del>ন্টি</del> হর। আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকলে তাদের মধ্যে ফরুসালা হয়ে যেত। তারা কোরজান সম্বাস্ত্র এক অভ্যত্তিকর সন্দেহে লিণ্ড (৪৬) যে সৎকর্ম করে, সে নিজের উপকারের জন্যেই করে, ভার যে অসৎকর্ম করে, তা ভার উপরই বর্তাবে। আপনার পালনকর্তা বান্দাদের প্রতি মোটেই জ্লুম করেন না।

### তফসীরের সার-সংক্রেপ

নিশ্চয় যারা আমার আয়াতসমূহের ব্যাপারে বক্রতা অবলঘন করে, (অর্থাৎ আমার আয়াতসমূহের দাবি হল ঈমান আনা এবং তাতে অবিচল থাকা, তারা এ দাবি উপেক্ষা করে আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে)।—(পুররে-মনসূর) তারা আমার কাছে গোপন নয়। (আমি তাদেরকে জাহালামের শান্তি দেব। ) যে ব্যক্তি জাহানামে নিক্ষিণ্ড হবে সে ভ্রেল্ট, না যে কিয়ামতের দিন নিরাপদে (জায়াতে) আসবে সে! (অতপর কাফিরদেরকে সতর্ক করার জন্য বলা হয়েছে,) তোমরা যা ইচ্ছা,

(খুব) করে নাও। তিনি তোমাদের সমস্ত কর্মই দেখেন। ( একবারই শান্তি দেবেন।) যারা কোরজান পৌছার পর তাকে অস্বীকার করে, ( তাদের মধ্যে চিন্তা-ভাবনার অভাব রয়েছে। কোরআনে কোন অভাব নেই। কেননা,) এটা (কোরআন) এক সম্মানিত গ্রন্থ। এতে অবাস্তব কথা সামনের দিক থেকেও আসে না এবং পেছন দিক থেকেও না। ( অর্থাৎ এতে কোন দিক থেকেই এরূপ সম্ভাবনা নেই যে, এটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ নয়।) কাফিররা এ সন্দেহই করত। আল্লাহ্ তা'আলা কোরভানের সর্বজন খীকৃত অলৌকিকতা দারা সন্দেহ দূর করে দিলেন। তাই প্রমাণিত হল যে, এটা প্রভাময় প্রশংসিত আলাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। ( এতদসত্ত্বেও তাদের মিথ্যারোপের জওয়াবে একথা জেনে সাম্থনা লাভ করুন যে,) আপনাকে (মিধ্যারোপ ও নিপীড়ন প্রসঙ্গে) সে কথাই বলা হয়, যা পূর্ববর্তী রসূলগণকে বলা হয়েছে। ( তারা সবর করেছিল, আগনিও সবর করুন এবং এডাবেও সাম্থনা লাভ করুন ষে,) আপনার পালনকর্তা ক্রমাশীল এবং যদ্ভণাদায়ক শান্তিদাতাও বটে। (সুতরাং কাঁফিররা কুফর থেকে বিরত হয়ে ক্রমাযোগ্য না হলে) আমি তাদেরকে শান্তিও দেব। ( অতএব আপনি পেরেশান হবেন কেন? কাফিরদের এক আপডি এই যে, কোরআনের কিছু অংশ অনারব ভাষারও থাকা উচিত ছিল। দুরারে মরসূরে কাফিরদের এরূপ উদ্ভি সাঈদ ইবনে যুবায়ের থেকে বণিত রয়েছে। এর ফলে কোরজানের অধিকতর অবৌকিকতা ফুটে উঠত। মানুষ দেখত যে, পরগম্বর অনারব ভাষা জানেন**্না তবুও সে ভাষায় কথা বলেন। ব্যাপার এই** যে,) যদি আমি একৈ (সন্দূর্ণ অথবা আংশিক) অনারব ভাষার কোরভান করতাম, (তবে কখনও তারা তাও মিনিত না, বরং এতে ভারও একটি খুঁভ বের করত। কারণ, মেনে নেয়ার ইচ্ছা না থাকলে কোন না কোন খুঁত বের করাই নিয়ম। সেমতে এরপ হলে) অবশাই তারা বলত, এর আয়াতসমূহ পরিকার ভাষায় বিরত হয়নি কেন? ( অর্থাৎ আরবী ভাষার বির্ত হয়নি কেন, যাতে আমরা বুঝতাম। আংশিক জনারব ভাষীয় থাকলে বলত, সম্পূর্ণই আরবী ভাষা হল না কেন? তারা আরও বলত,) কি আন্টর্ম অনারব ভাষার কিতাব, অথচ রসূল হলেন আরবী। (সার কথা এই যে, তারা এখন আরবী কোরআন দেখে বলে, অনারব ভাষায় হল না কেন? জনারব ডাষায় থকিলে বলত, আরবী হল নাকেন? তারা কোন অক্ছাতেই আছম্ভ নয়। সুতরাং অনারব ভাষায় হলে তাতে কি কায়দা হত? অতপর জওয়াব দেওয়ার আদেশ করা হয়েছে,) আপনি বলুন, এটা (কোরআন) মু'মিনদের জন্য (সৎকাজের) পথ প্রদর্শক এবং ( মন্দকাজের ফলে অন্তরে যে রোগ সৃষ্টি হয়, কোরআন সে) রোগের প্রতিকার। ( মু'মিনদের মধ্যে চিভা-ভাবনা ও সত্যান্বেষণের অভাব ছিল না। তাই কোরআন তাদের জন্য উপকারী হয়েছে।) যারা মু'মিন নয়, তাদের কানে আছে ছিপি। (ফলে ইনসাফ ও চিন্তা-ভাবনা সহকারে সত্যকে শোনে না।) আর (এ কারণেই)কোরআন তাদের জন্য অন্ধন্ব। (সূর্য যেমন জগৎকে আলোকিছে, করে এবং বাদুরকে অন্ধ করে দের, তাদের সত্য শোনেও উপকার থেকে বঞ্চিত থাকা এমনি, যেমন) তাদেরকে কোন দূরবর্তী স্থান থেকে ডাকা হয়। [ফলে আওশ্লাষ শোনে, কিন্ত বুঝে না।

আগনার সান্ত্রনার জন্য উপরে সংক্ষেপে পয়গঘরগণের আলোচনা হরেছে। এখন বিশেষভাবে মূসা (আ)—র আলোচনা শুনুন,] আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিকাম, অতপর তাতেও মতভেদ সৃষ্টি হয়। (কেউ মেনে নিয়েছে আর কেউ মেনে নেয়নি। কাজেই এটা নতুন বিষয় নয়। আগনি দুঃখিত হবেন না। কাফিরা আযাবেরই যোগ্য। তাই) যদি আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে পূর্ব সিদ্ধান্ত (অনুযায়ী পূর্ণ আযাব পরকালে দেওয়ার ব্যবস্থা) না থাকত, তবে তাদের (চূড়ান্ত) ফয়সালা (দুনিয়াতেই) হয়ে যেত। তারা (প্রমাণাদি কায়েম থাকা সত্ত্বেও) এ (ফয়সালা তথা প্রতিশূতত আযাব) সঘদ্ধে বিধা—ঘন্দপূর্ণ সন্দেহে পতিত রয়েছে। (তারা আযাব বিশাসই করে, অথচ ফয়সালা অবশ্যই হবে। ফয়সালার সায়মর্ম এই য়ে,) সে সৎকর্ম করেনা, সে নিজের উপকারের জন্যই করে (অর্থাৎ, সেখানে তার উপকার ও সওয়াব পাবে) এবং যে মন্দকর্ম করে, তা ( অর্থাৎ তার ক্ষতি ও শান্তি) তারই উপর বর্তাবে। আপনার পালনকর্তা বান্দাদের প্রতি যুলুমকারী নন ( অর্থাৎ শর্ত অনুযায়ী সৎকর্ম করা হলে তিনি তা গণনা থেকে বাদ দেন না এবং কোন অসৎকর্ম বাড়িয়ে গণনা করেন না)।

### আনুষ্টিক ভাতৰ্য বিষয়

क्रमरत्रतरे वित्यव शकात 'अलहाम'-अत जरका ७ विधान । ﴿ وَ وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى

এর পূর্বের আয়াতে যারা রিসালত ও তওহীদকে খোলাখুলি অস্থীকার করত, তাদেরকে শাসানো হয়েছিল এবং তাদের আযাব বর্ণনা করা হয়েছিল। এখান থেকে অস্থীকারের এক বিশেষ প্রকার এলহাদ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এক পার্থে ধনন করা কররকেও একারণেই ক্রিন্স বলা হয়। কোরআন ও হাদীসের পরিভাষায় কোরআনী আয়াত থেকে পাশ কাটিয়ে যাওয়াকে এলহাদ বলা হয়। খোলাখুলি পাশ কাটিয়ে যাওয়া, আভিধানিক অর্থের দিক দিয়ে উভয়টিকে এলহাদ বলা হয়ে থাকে। কিন্তু সাধারণভাবে এলহাদ হচ্ছে কোরআন ও তার আয়াতসমূহের প্রতি বাহাত ঈমান দাবি করা, কিন্তু নিজের পক্ষ থেকে কোরআন, সুয়াহ্ ও অধিকাংশ উদ্মতের বিপরীত অর্থ বর্ণনা করা, ফলারা কোরআনের উদ্দেশ্যই পশু হয়ে যায়। আলোচা আয়াতের তকসীর প্রসলে ইবনে আব্রাস (রা) থেকেও এলহাদের অর্থ তাই বণিত রয়েছে। তিনি বলেন, ক্রিক্তিও এ অর্থের ইঙ্গিত বহন করে। এ থেকে বোঝা যায় য়ে, এলহাদ এমন একটি

কুফর, যাকে ভারা গোপন করতে চাইত। তাই আলাহ্ বলেছেন যে, তারা আমার কাছে তাদের কুফর গোপন করতে পারে না।

আলোচ্য আয়াত স্পল্ট ব্যক্ত করছে যে, কোরআনের আয়াতকে প্রকাশ্য ভাষায় অস্থীকার করা অথবা অসত্য অর্থ বর্ণনা করে কোরআনের বিধানাবলীকে বিকৃত করার চেল্টা করা সবই কুষ্ণর ও গোমরাহী।

এ থেকে জানা যায় যে, মূলহিদ ও যিন্দীক সম অর্থে এমন কাফিরকে বলা হয়, যে মুখে ইসলাম দাবি করলেও প্রকৃতপক্ষে আয়াতসমূহের কোরআন, সুনাহ ও ইজমা বিরোধী মনগড়া অর্থ বর্ণনা করার অজুহাতে ইসলামের বিধানাবলীকে পাশ কাটিয়ে চলে।

প্রকটি বিদ্বাভির অবসান ঃ আকায়েদের কিতাবসমূহে এ নিয়ম বণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি কোন অর্থ উভাবনের মাধ্যমে প্রাভ বিশ্বাস ও কুফরী বাক্য অবলম্বন করে, সে কাফির নয়। এখন এ নীতিটি যদি ব্যাপক অর্থে নেয়া হয় য়ে, যে কোন অকাট্য ও নিশ্চিত বিধানে অর্থ উভাবন করলেও এবং যে কোন ধরনের অসত্য অর্থ উভাবন করলেও কাফির হবে না, তবে দুনিয়াতে মুদরিক, প্রতিমা পূজারী ও ইহদী খুস্টানদের মধ্যে কাউকেই কাফির বলা যায় না। কেননা, প্রতিমা পূজারী মুদরিকদের অর্থ উভাবন তো কোরআনে উল্লিখিত আহে য়ে, বিশি বিশি এজনা করি যান্তে তারা সুপারিল করে আমাদেরকে আল্লাহ্র নৈকটালীল করে দেয়। অতএব প্রকৃতপক্ষে আমারা আল্লাহ্রই বাবেছে। ইহদী ও খুস্টানদের অর্থ বর্ণনা প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত কিন্ত কোরআন ও সুমাহ্র বর্ণনায় এতদসত্ত্বেও তাদেরকে কাফিরই বলেছে। ইহদী ও খুস্টানদের অর্থ বর্ণনা প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত কিন্ত কোরআন ও সুমাহ্র বর্ণনায় এতদসত্ত্বেও তাদেরকে কাফির বলা হয়েছে। সুতরাং বোঝা সেল যে, অর্থ উভাবনকারীকে কাফির না বলার ভাবার্থ ব্যাপক নয়।

এ কারণেই আলিম ও ফিকাহ্বিদগণ বলেন যে, অর্থ উভাবনের কারণে কাউকে কাফির বলা যায় না, তার জন্য শর্ত এই যে, তা ধর্মের জরুরী বিষয়াদিতে অকাট্য অর্থের বিপরীতে না হওয়া চাই। ধর্মের জরুরী বিষয়াদির শানে ইসলাম ও মুসলমানদের মধ্যে ব্যক্তি পরস্পরায় প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত বিষয়াদি, যেওলো সম্পর্কে জনিক্কিত মূর্খ মহলও ওয়াকিফহাল, ষেমন পাজেগানা নামায় করম হওয়া, ফজরের দু'রাকজাত ও যোহরের চার রাকজাত ফরম হওয়া, রমযানের রোষা ফরম হওয়া; সুদ, মদ ও শূকর হারাম হওয়া ইত্যাদি। যদি কোন ব্যক্তি এসব বিষয় সম্পর্কে কোর-জানের আয়াতে এমন কোন অর্থ উভাবন করে, যম্বারা মুসলমানদের মধ্যে ব্যক্তিপরক্ষরায় প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত অর্থ পাল্টে যায়, তবে সে নিশ্চিতরাপে ও সর্বসম্মত-ভাবে কাফির হয়ে যাবে। কেননা, এটা প্রকৃত প্রভাবে রস্কুলাহ্ (সা)-র শিক্কাকে অধীকার করার নামান্তর। অধিকাংশ আলিমের মতে সমানের সংজাই এই যে, আমার করার নামান্তর। অধিকাংশ আলিমের মতে সমানের সংজাই এই যে, তান করার নামান্তর। অধিকাংশ আলিমের মতে সমানের সংজাই এই যে, আমার করার নামান্তর। করার বর্ণনা ও আদেশ জাজন্যমানরাপে তার কাছ থেকে প্রমাণিত রয়েছে, অর্থাৎ আলিমগণ তো জানেনই —সর্বসাধারণও জানে।

কাজেই এর বিপরীতে কুফরের সংভা এই যে, রস্লুদ্ধাহ্ (সা) নিশ্চিত ও ভার্মনানরাপে যেসব বিষয় নিয়ে আগমন করেছেন, সেওলোর মধ্য থেকে কোন্ট্রিক অস্বীকার করা।

অতএব যে বাজি ধর্মের জরুরী বিষয়াদিতে অর্থ উদ্ভাবনের মাধ্যমে বিধান পরিবর্তন করে, সে রসুলুলাহ্ (সা)–র আনীত শিক্ষাকেই অস্বীকার করে।

বর্তমান মুগে কুফর ও এলহাদের ব্যাগকতাঃ বর্তমান মুগে একদিকে ইসলাম ও ইসলামের বিধানাবলী সম্পর্কে মূর্যতা ও উদাসীনতা চরমে গেঁছিছে। নব্যশিক্ষিত মুসলমানগণ অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কেও অজ। অপরদিকে আধুনিক আরাষ্ বিহীন, বস্তুনির্চ শিক্ষার প্রভাবে এবং ইউরোপের প্রাচ্য শিক্ষাবিশারদ পণ্ডিতদের প্রচারিত ইসলাম বিরোধী সম্পেহ ও সংশ্রের প্রভাবে প্রভাবশিক্ষত হক্ষে জনেকেই ইসলাম ও ইসলামা মূলনীতি সম্পর্কে বিতর্ক ও আলোচনা গুরু করে দিয়েছে। অথচ ইসলামের মূলনীতি ও শাখা এবং কোরআন ও হাদীস সম্পর্কে তাদের জান শূনোর কোটায়। তারা ইসলাম সম্পর্কে কিছু অর্জন করে থাকলেও তা ইসলাম বিদ্বেমী ইউরোপীয় লেখকদের লেখা পাঠ করেই অর্জন করেছে। তারা কোরআন ও হাদীসের অকাট্য ও জাজ্বামান বর্ণনায় নানাবিধ অসত্য অর্থ সংযোজন করে শরীয়তের সর্বসম্মত ও চূড়ান্ত বিধানাবলীর পরিবর্তন করাকে ইসলামের খিদমত মনে করে নিরেছে। যখন তাদেরকে বলা হয়, এটা প্রকাশ্য কুফর, তখন তারা উপরোজ প্রসিদ্ধ নীতির শরণাপ্ত হয়ে বঙ্গে, আমরা বিধানটিকে অন্থীকার করি না, বরং এতে অর্থ সংযোজন করি মান্ত। কাজেই আমাদের প্রতি কুক্ষরের অন্তিযোগ আরোপিত হয় না।

হযরত শাহ্ আবদুর আয়ীয় (রহ) বনেন, যে অসত্য অর্থ বিয়োজনকে কোরআনের আয়াতে এবহাদ নামে অভিহিত করা হয়েছে, তা দু'প্রকার। এক. যে অর্থ কোরআন-হাদীসের অকাট্য ও মুতাওয়াতির বর্ণনা এবং অকাট্য ইজমার সরিসন্থী, এটা নিঃসংশহে কুফর এবং দুই. যা কোরআন ও হাদীসের ধারণাপ্রসূত কিন্ত নিশ্চরতার নিক্টবতী বর্ণনার অথবা প্রচলিত ইজমার পরিপছী। এটা গোমরাহী ও পাপাচার (ফিস্ক)—কুফর নয়। এ দু'প্রকার অসত্য অর্থ বিরোজন ছাড়া কোরআন ও হাদীসের ভাষায় বিভিন্ন সন্তাবনার ভিভিতে যেসব অর্থ বর্ণনা করা হর, সেগুলো সাধারণ ফিকাহ্বিদগণের ইজতিহাদের ময়দান, যা হাদীসের বর্ণনা অনুষায়ী সর্বাবস্থায় পুরক্ষার ও সওয়াবের কাজ।

তফসীরবিদ বলেন, এ আয়াত غَرُوا بِاللَّا كُرِلُمَّا جَاءَ هُمْ وَانَّهُ لَكُتَابُ عَزِيزَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ وَانَّهُ لَكَتَابُ عَزِيزَ السَّعَةِ وَهَ अवल कांत्रजातक वाकाता रहाह । वाक्यापत कि मित्र اللَّهُ يُنَ يُلْحِدُ وَنَ वाकाि পূर्ववर्षी اللَّهُ يُنَ يُلْحِدُ وَنَ المَّاتِينَ كَغُرُوا اللَّهُ يَنَ اللَّهُ يَنَ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه

عَلَيْكُ الْبَاطِلِ مِن يَدَيِكُ وَلَا مِن خَلَفَة — এতে বণিত হয়েছে বে, কোরআন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সংরক্ষিত। কাতাদাহ ও সৃদ্দী বলেন, আল্লাতে বলে শরতানকে বোঝানো হয়েছে এবং সম্মুখ দিক ও পশ্চাদিক বলে সমস্ক দিক বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, শরতান কোনদিক থেকেই এ কিতাবে হস্তক্ষেপ করতে পারে না এবং এতে কোনরূপ পরিবর্তন করতে সক্ষম হয় না।

তক্ষসীরে মাষ্ট্রাইত বলা হয়েছে, স্থিন অথবা মানব কোন প্রকার শয়তানই কোরজানে পরিবর্তন ও পরিবর্থন করতে সক্ষম নর। রাক্ষেমী সম্পুদায়ের কেউ কেউ কোরজানে দশটি পারা এবং কেউ কৈউ বিশেষ আয়াত সংযোজন করতে চেয়েছিল, কিন্তু তাদের সে প্রচেষ্টা বার্ষতায় পর্যবসিত হয়েছে।

আবু-হাইয়ান বলেন, বাতিল শব্দটি কেবলমান শয়তানের জনাই প্রযোজা নয়।
বরং শয়তানের পক্ষ থেকে হোক অথবা অন্য কারও পক্ষ থেকে হোক, যে কোন বাতিল
কোরআনে প্রবিক্ট হতে পারে না। অতপর তিনি তাবারীর বরাত দিয়ে আয়াতের
অর্থ এই বর্ণনা করেছেন যে, কোন বাতিলপছীর সাধা নেই যে, সামনে এসে এ কিতাবে
কোনরূপ পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করে। এমনিভাবে পেছন দিক থেকে গোপনে এসে
এর অর্থ বিকৃত করার ও এলহাদ করার সাধ্যও কারও নেই।

তাবারীর তক্ষসীর এ ছানের সাথে ছুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ। কেননা, কোরআনে এলহাদ ও পরিবর্তনের পথ দু'টিই। এক. খোলাখুলিভাবে কোরআনে কোন পরিবর্তন

করার চেণ্টা করা। একে ৣৣ৺ৣ ৣৣ৺ৣ এলে বাজ করা হরেছে। দুই. বাহাত ঈমান দাবি করা কিন্ত গা-চাকা দিয়ে অসত্য অর্থ বিয়োজনের মাধ্যমে কোরজানের অর্থে পরিবর্তন সাধন করা। একে হঠেত করে বর্ণনা করা হয়েছে। সারকখা এই বে, এ কিতাব আলাহ্র কাছে সম্মানিত ও সন্তান্ত। এর ভাষার পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করার শক্তি যেমন কারও নেই, তেমনি এর অর্থ সন্তার বিকৃত করে বিধানাবলীর পরিবর্তন করার সাধ্যও কারও নেই। যখনই কোন হতভাগা এরাপ করার ইচ্ছা করেছে, তখনই সে লাশ্ছিত ও প্রত্যাখ্যাত হরেছে এবং কোরআন তার নাগাক কৌশল থেকে পাক-পবিশ্ব রয়েছে। কোরআনের ভাষায় যে পরিবর্তন করার উপায় নেই, তা প্রভ্যেক দেখে এবং বোঝে। কোরজান চৌদ্দ শ বছর অবধি সারা বিশ্বে পঠিত হচ্ছে এবং লাখো মানুষের বুকে সংরক্ষিত আছে। কেউ একটি যের ও বৰরে ভুল করলেও বৃদ্ধ থেকে নিয়ে বালক পর্যন্ত এবং আজিম থেকে জাহিল পর্যন্ত লাখো মুসলুমান তার ভুল ধরার জন্য দাঁড়িরে যায়। عُنْ خُلُفُكُ वर्षा ইत्रिण করা হয়েছে যে, وَا اللَّهُ لَعَانِظُو اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ বলে আলাহ্ তা'আলা কেবল কোরআনের ভাষা সংরক্ষণের দারিছই নেননি; বরং এর অর্থ সভারের হিফাষ্ড করাও আল্লাহ্ তা'আলারই দায়িত। তিনি আগন রসূল ও তাঁর প্রত্যক্ষ শাগরিদ অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরামের মাধ্যমে কোরআনের অর্থ সভার এমন সংরক্ষিত করে দিয়েছেন যে, কোন বেধীন-মুলহিদ অসত্য অর্থ বর্থনার মাধ্যমে এতে পরিবর্তন সাধন করতে চাইলে সর্বব্ন সর্বযুগে হাজারো আলিম তা বওনে প্রবৃত্ত হরে যার। ফলে সে বার্ষ ও অপমানিত হয়। সত্য বলতে কি, كَا نَظُون إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ বাক্যে ১)\_-এর সর্বনাম ধারা কোরভান বোঝানো হয়েছে এবং কোরভান কেবল ভাষার নাম মর; বরং ভাষা ও অর্থসভার উভয়ের সম্পিটকে কোরআন বলা হয়।

আলোচ্য আরাতসমূহের মোটামুটি বিষয়বস্ত এই যে, যারা বাহ্যত মুসলমান তারা খোলাখুলিভাবে অন্থীকার করতে পারে না। কিন্ত আরাতসমূহে অসত্য অর্থ বর্ণনার মাধ্যমে কোরআন ও রস্লুল্লাহ্ (সা)-র অকাট্য বর্ণনার বিপরীত উদ্দেশ্য বাজ করে। তাদের এ ধরনের পরিবর্তন থেকেও আলাহ্ তা আলা তাঁর কিতাবের হিফাযত করেছেন। ফলে কারও মনগড়া অর্থ প্রসার লাভ করতে পারে না। কোর—আন ও হাদীসের অন্যান্য বর্ণনা এবং আলিম্পুণ তার মুখোশ উদ্যোচিত করে দেন। মহীহ হাদীসসমূহের বর্ণশা অনুযারী কিয়াবত করেছে মুসলমানদের মধ্যে এমন দল থাকবে, যারা পরিবর্তনকারীদের পরিবর্তনের মুখোশ উদ্যোচিত করে কোরআনের সঠিক অর্থ জনসমক্ষে ফুটিরে তুলবে। তারা মানুষের কাছে নিজেদের কুকর যতুই

গোপন করুক, আল্লাহ্র কাছে গোপন করতে পারবে না। আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাদের চক্লান্ত সম্পর্কে সতর্ক, তখন তাদের এ অপকর্মের শান্তি ডোগ করাও অপরিহার্য।

আরব বাতীত দুনিয়ার অপর জাতিসমূহকে 'আজম' বলা হয়। যদি শব্দটির প্রথমে আলিফ যোগ করে ক্রিটির বলা হয়, তবে এর অর্থ হয় অপ্রাঞ্জল বাক্য। তাই যে ব্যক্তি আরবী নয়, তাকে আজমী বলা হবে যদিও সে প্রাঞ্জল ভাষা বলে। বল্তত ক্রিটির বলা হবে তাকেই যে ব্যক্তি প্রাঞ্জল ভাষা বলতে পারে না।—(কুরতুবী)

আয়াতের মর্মার্থ এই যে, আমি যদি আরবী ভাষা ব্যতীত অপর কোন ভাষায় কোরআন নামিল করতাম, তবে কোরায়েশরা অভিযোগ করত যে, এ কিতাব আমরা বুঝি না। তারা আশ্চর্মান্বিত হয়ে বলত, রসূল তো আরবী আর কিতাব হল কিনা অনারব, অপ্রাঞ্জ ভাষায়।

বাজ হয়েছে—এক. কোরআন হিদায়ত, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষকে কল্যাণের পথপ্রদর্শন করে—দুই. কোরআন আরোগ্যদানকারী। কুফর, শিরক, অহংকার, হিংসা, লোভ-লালসা ইত্যাদি আদ্বিক রোগ যে কোরআনের মাধ্যমে নিরাময় হয়, তা বলাই বাছল্য। কোরআন বাহ্যিক ও দৈহিক রোগেরও প্রতিকার। অনেক দৈহিক রোগের চিকিৎসা কোরআনী দোয়া ঘারা হয় এবং সফল হয়।

مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مِنْ مِعَدِد এটা একটা দৃশ্টান্ত। যে ব্যক্তি কথা বোঝে, অনারবরা তাকে বলে بنت تسمع مَن تريب العقاد والمنادي من بعيد المنادي المنادي المنادي من بعيد المنادي المناد

উদ্দেশ্য এই যে, তারা ষেহেতু কোরআনের নির্দেশাবলী শোনার ও বোঝার ইচ্ছা রাখে না, তাই তাদের কান যেন বধির এবং চক্ষু অন্ধ। তাদেরকে হিদায়ত করা এমন, যেমন কাউকে অনেক দূর থেকে ডাক দেওয়া, ফলে তার কানে আওয়ায গৌছে না এবং সে সাড়া দিতে পারে না।



شُوَكَا إِيْ وَكُالُوَّا اذَتَّكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيْدٍ ﴿ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَّنَّا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظُنُّوا مَا لَهُمْ رِمِّنُ مَّا لَا يَسْتُكُمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَابِرِ ﴿ وَإِنْ مُسَّلَّهُ الشُّرُّ فَيْكُو فَنُوطُ ۗ وَلَيْنَ أَذَفْنَهُ رُحُنَنَّهُ مِنْنَامِنَ بَعْدٍ ضَرَّاءَ مَسَّنْنَهُ كَبُقُوْ حُنِدًا فِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قُا بِمَدَّم وَكُينَ رُجِعتُ إِلَّا رَبِّيَ إِ ىلى خَكَنُنَيِّأَنَّ الَّذِينَ كُفُرُوا بِمَاعَمِ لُؤارَ وَكُذُنِ يُقَدُّ وَإِذًا انْعُمْنَا عَلَمَ الْانْسَانِ اعْمَنَ وَنَا هُ الشُّرُ فِنْ أُو دُعًا مِ عَرِيْضٍ ۞ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمُ الْأَ نُ ﴿ الْآلِانَهُمْ فِي دِ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُجِيِّطٌ ﴿

(৪৭) কিয়ামতের ভান একমাত্র তারাই ভানা। তার ভানের বাইরে কোন ফল আবর্ণমুক্ত হয় না এবং কোন নারী গর্ভ ধারণ ও সভান প্রসব করে না। যেদিন ভারাত্র তাদেরকে ডেকে বলবেন, আমার শরীকরা কোথায়? সেদিন তারা বলবে, ভামরা ভাগনাকে বলে দিয়েছি য়ে, আমাদের কেউ এটা ভীকার করে না। (৪৮) পূর্বে তারা ঘাদের পূজা করত, তারা উধাও হয়ে য়াবে এবং তারা বুঝে নেবে,য়ে, তাদের কোন নিজ্তি নেই। (৪৯) মানুষ উমতি কামনায় লাভ হয় না; যদি তাকে অমলল স্থাপ করে, তাব সে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হয়ে পড়ে; (৫০) বিপদাপদ স্পর্ণ করার পর আমি বদি তাকে আমার জনুয়হ আছাদন করাই, তথ্ন সে বলতে থাকে, এটা যে আমার

বোগ্য প্রাপ্য, আমি মনে করি না বে, কিরামত সংঘটিত হবে। আমি যদি আমার পালনকর্তার কাছে কিরে যাই, তবে অবশ্যই তার কাছে আমার জন্য কল্যাণ রল্পেছ। অতএব আমি কাফিরদেরকে তাদের কর্ম সম্পর্কে অবশ্যই অবহিত করব এবং তাদেরকে অবশ্যই আছাদন করাব কঠিন শান্তি। (৫১) আমি যখন মানুহের প্রতি অনুগ্রহ করি, তখন সে মুখ ফিরিরে নের এবং গার্ম পরিবর্তন করে। আর যখন তাকে অনিল্ট পর্যা করে, তখন সুদীর্ঘ দোয়া করতে থাকে। (৫২) বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, বদি এটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হয়, অতপর তোমরা একে অমান্য কর, তবে যে ব্যক্তি যোর কিরোধিতার লিণ্ড, তার চাইতে অবিক পথরুচ্ট আর কে? (৫৩) এখন আদি তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করব পৃথিবীর দিগতে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে; কলে তাদের কাছে ফুটে উঠবে যে, এ কোরআন সত্য। আগনার পালনকর্তা সর্ববিষয়ে সাজ্যদাতা, এটা কি যথেন্ট নর? (৫৪) গুনে রাখ, তারা তাদের পালনকর্তার সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে সন্দেহে গতিত রয়েছে। জনে রাখ, তারা তাদের পালনকর্তার সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে সন্দেহে গতিত রয়েছে। জনে রাখ, তারা তাদের পালনকর্তার সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে সন্দেহে গতিত রয়েছে। জনে রাখ, তিনি স্ববিদ্যুকে পরিবেট্টন করে রয়েছেন।

### তক্সীরের সার-সংক্রেপ

(উপরে যে কিরামতে কাফিররা প্রতিফল পাবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে, সে) কিরামতের ভান আরাহ্র দিকেই ফিরিয়ে দেওরা বায়। (অর্থাৎ কাফিররা অবীকৃতি প্রকাশ প্রসাদে প্রশ্ন করত, কিয়ামত কবে আসবে? এর জওয়াবে একথাই বলা হবে যে, এর ভান আলাহ্র কাছে রয়েছে। মানুষের কাছে এর ভান নেই বলে এর অবাস্ত-বতা জরুরী হর না। আর কিরামতেরই কি বিশেষত্ব, আরাহ্র ভান তো সবকিছুকেই পরিবেস্টন করে রয়েছে। এমনকি,) কোন ফল অবেরণমুক্ত হয় না এবং কোন নারী গর্ডধারণ ও সন্তান প্রসব করে না, কিন্ত এসবই তাঁর ভাতসারে হয়। (কেননা, তাঁর ভান সভাগত, যা চূড়াভ ও পরিপূর্ণ হওয়ার কারণে তওহীদের প্রমাণ এবং কিয়ামত সম্পক্ষিত ভানেরও প্রমাণ। অতগর কিয়ামতের একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, যন্দ্রারা তওহীদ প্রমাণিত ও শিরক মিধ্যা প্রতিপন্ন হয়।) যে দিন আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ( অর্থাৎ মুশরিকদেরকে) তেকে বলবেন, ( ষাদেরকে তোমরা আমার শরীক ছির করেছিলে), আমার (সেই) শরীকরা (এখন) কোথায় ? (তাদেরকে ভাঁক, তারা ভোমাদেরকে বিগদ থেকে উদ্ধার করুক।) তারা বলবে, (এখন তো) আমরা আপনার কাছে নিবেদন করাই যে, আমাদের কেউ এটা (অর্থাৎ শিরক) দীকার করে না। (অর্থাৎ আসল সত্য ফুটে উঠার পর তারা তাদের ভুল স্বীকার করে নেবে। এটা হয় অপারক অবস্থার বীকারোজি, না হয় কিছুটা মুজির আশায় এ বীকারোজি করা হবে।) পূর্বে (অর্থাৎ দুনিয়াডে) তারা যাদের পূজা করত, তারা সকলেই উথাও হয়ে যাবে এবং তারা (এসব অবহা দেখে) বোঝে নেবে যে, তাদের নিভৃতির কোন উপায় নেই। ( তখন মিখ্যা খোদাদের অসহায়ত্ব এবং এক আলাহ্র সভাতা জানা যাবে। জতপর মানব-ছভাবের উপর কুষ্ণর ও শিরকের একটি বড়

প্রভাব বর্ণনা করা হয়েছে। যে মানুষ তওহীদ ও ঈমান থেকে মুজ, সে । মানুষ ( চরিত্র, বিশ্বাস ও কর্মের দিক দিয়ে এত মন্দ যে, প্রথমত স্বাচ্ছন্য ও অভাব-অন্টন কোন অবস্থাতেই সে) উন্নতি কামনায় ক্লান্ত হয় না, (এটা চরম লোভ-লালসার আলামত।) আর (বিশেষ দুঃখ-দৈন্যে তার অবস্থা এই যে,) যদি তাকে কিছু অমঙ্গল ম্পর্শ করে, তবে সে সম্পূর্ণরাপে নিরাশ ও সম্ভন্ত হয়ে পড়ে। (এটা চরম অকৃতভাতা ও আল্লাহ্র প্রতি কুধারণা পোষণ করার আলামত।) আর (দুঃখ-দৈন্য দূর হয়ে গেলে তার অবস্থা এই দাঁড়ায় যে, ) বিপদাপদ স্পর্শ করার পর আমি যদি তাকে আমার অনুগ্রহ আহাদন করাই; তখন সে বলে, এটা তো আমার প্রাপ্যই ছিল। (কেননা, আমার কলাকৌশল, প্রতিভা ও শ্রেষ্ঠত্ব এরই দাবীদার ছিল। বস্তুত এটাও চরম অকৃতভতা ও অহংকার।) এবং (এতে সে এতদূর স্ফীত ও বিস্মৃত হয় যে, বলতে গুরু করে,) আমি মনে করি না যে, কিয়ামত সংঘটিত হবে। যদি (অগত্যা সংঘটিত হয়েই যায় এবং) আমি আমার পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবতিত হই, (যেমন, পরগম্বর বলে, ) তবে অবশ্যই তাঁর কাছে আমার জন্য কল্যাণই রয়েছে। (কেননা, আমি সভৌর উপর প্রতিদিঠত এবং এরই যোগ্য পার। এটা আলাহ্র ব্যাপারে চরম ধৌকায় লিম্ড হওয়ার নাম। তর । মোটকথা, কুফর ও শিরক এমনি অনিস্টকর ব্যাপার।) অতএব (তারা যত যোগ্যতার দাবিই করুক, সম্বরই) আমি কাফিরদেরকে অবশ্যই তাদের সব কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করব এবং তাদেরকে অবশ্যই কঠিন শাস্তি আস্থাদন করাব। (কুষ্ণর ও শিরকের আরও একটি প্রতিক্রিয়া এই যে, ) আমি যখন (কাঞ্চির ও মুশরিক) মানুষের প্রতি অনুল্লহ করি, তখন সে (আমার দিক থেকে ও আমার বিধানাবলী থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং পার্ছ পরিবর্তন করে (যা চরম অকৃতজ্ঞতার লঙ্গণ বটে।) আর (দুঃখ-দৈন্যের ক্ষেত্রে কুফর ও শিরকের এক প্রতিক্রিয়া এই যে,) তাকে ষখন জনিন্ট স্পন্ট করে, তখন (নিয়ামত হারানোর ফলে হা-হতাশের ছলে---ষা অনুনয়-বিনয়ের ছলে হয়) খুব লঘা-চওড়া দোয়া করতে থাকে। ( এটা চরম অধৈর্যতা ও দুনিয়াপ্রীতির আলামত । অতপর রিসালত ও কোরআনের সত্যতার দিকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য বলা হয়েছেঃ হে পয়গম্বর,) আপনি (কাঞ্চিরদেরকে) বলুন, (কোরআনের সত্যতার পক্ষে যেসব প্রমাণ বিধৃত রয়েছে, যেমন, এর অননীতা, অদুশোর সঠিক খবর দান প্রভৃতি, চিন্তা-ভাবনার অভাবে তোমরা এওলোকে বিরাস স্থাপনের কারণ মনে না করলে, কমপক্ষে তার সম্ভাব্যতাকে তো অস্থীকার করতে পার না। কেননা, এর পক্ষে তোমাদের কাছে কোন প্রমাণ নেই। অতএব) তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি এ কোরআন আলাহ্র সিল্ল থেকি এসে থাকে, অতপর তোমরা একে অস্বীকার কর, তবে সে ব্যক্তির চাইতে অধিক ভ্রান্ত আর কে, যে (সত্যের) যোর বিরোধিতায় লিশ্ত? (তাই তড়িঘড়ি জন্মীকার করো না, বরং ডেবে-চিডে দেখ, যেন সতা ফুটে উঠে। অবশ্য তাদের কাছে এরূপ চিন্তা-ভাবনার আশা করা বুথা। তাই) এখন আমি (নিজেই) তাদেরকে আমার (কুদরতের) নিদর্শনাবলী প্রদর্শন কুরব

(যা রয়েছে) পৃথিবীর দিগন্তে (যেমন, ভবিষাধাণী অনুষায়ী সারা বিশ্বে ইসলামের পতাকা উড্ডীন হবে) এবং (যা রয়েছে) তাদের নিজেদের মধ্যে (যেমন, বদরে তারা নিহত হবে এবং তাদের বাসস্থান মন্ধা বিজিত হবে।) ফলে (এসব ভবিষাদ্বাণী বাস্তবে পরিণত হওয়ার কারণে) তাদের কাছে স্পল্ট হয়ে উঠবে য়ে, এ কোরআন সত্য। (এর তবিষাদ্বাণী সত্যে পরিণত হচ্ছে। এই অপারস অবস্থার ভানে যদিও গ্রহণীয় নয়ঃ কিন্তু এতে প্রমাণ আরও জোরদার হবে। তবে বর্তমানে তাদের অস্থীকারের দরুন আপনি দুঃখিত হবেন না। কেননা, তারা যদি আপনার সত্যতার সাক্ষ্য না দেয়, তবে) আপনার পালনকর্তার কথা (আপনার সত্যতার সাক্ষ্য ও সাম্থনার জন্য) যথেল্ট নয় কিং তিনি প্রত্যেক (বাস্তব) বিষয়ের সাক্ষ্যদাতা। (তিনি আপনার রিসালতের সাক্ষ্য দিয়েছেন। অতপর কাফিরদের অস্থীকৃতির প্রকৃত কারণ ব্যক্ত করা হয়েছে। এতে সাম্থনাও অধিক হতে পারে।) জেনে রাখ, তারা তাদের পালনকর্তার সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে সন্দেহে পতিত রয়েছে। (ফলে তাদের অন্তরে এমন ভয়ও নেই যার কারণে সত্যান্বেষণ করবে, কিন্ত) জেনে রাখ, তিনি সবকিছুকে (ভান দ্বারা) পরিবেণ্টন করে রেখেছেন (সূতরাং তাদের সন্দেহ সম্পর্কেও তিনি জ্ঞানেন এবং এর শান্তি দেবেন।)

### আনুষ্টিক ভাতব্য বিষয়

তাকে কোন নিয়ামত, ধনসম্পদ, ইজ্জত ও নিয়াপতা দিলে সে তাতে ময় ও বিভার হয়ে আল্লাহ্ তা'আলার কাছ থেকে আরও দূরে চলে যায় এবং তার অহংকার ও উদাসীনতা আরও বেড়ে যায়। পক্ষান্তরে সে কোন বিপদের সম্মুখীন হলে আলাহ্র কাছে সুদীর্ঘ দোয়া করতে থাকে। সুদীর্ঘ দোয়াকে এ ছলে كُوْنَهَا لَاسَمَا وَالْ رَفَى السَمَا وَ الْ رَفَى السَمَا وَ الْ وَالْ رَفَى السَمَا وَ الْ وَالْ وَالْ وَالْ وَالْ وَالْ وَالْ وَلَى الْمَالِيَّ وَالْ وَالْ وَلَى الْمَالِيَّ وَالْ وَلَى الْمُوْلِيَّ وَالْ وَلَى الْمُوْلِيِّ وَالْمُوْلِيِّ وَالْمُوْلِيِّ وَالْمُوْلِيْ وَالْمُولِيْ وَالْمُولِيْ وَالْمُولِيْ وَالْمُولِيْ وَالْمُولِيْ وَالْمُولِيْ وَالْمُولِيْ وَالْمُولِيْ وَالْمُؤْلِيْ وَالْمُولِيْ وَالْمُولِيْ وَالْمُؤْلِيْ وَالْمُؤْلِيْ وَالْمُؤْلِيْ وَالْمُؤْلِيْ وَالْمُؤْلِيْ وَالْمُؤْلِيْ وَالْمُؤْلِيْ وَالْمُؤْلِيْرِيْ وَالْمُؤْلِيْ وَلَيْكُولِيْ وَلَالْمُؤْلِيْ وَلَالْمُؤْلِيْ وَلِيْكُولِيْ وَلِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُلِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُ

সহীহ্ হাদীস থেকে জানা যায় যে, দোয়ার মধ্যে কাকুতি-মিনতি, কায়াকাটি ও বার-বার বলা উত্য——।——(বুখারী, মুসলিম) সেমতে দীর্ঘ দোয়া করা প্রশংসনীয় কাজ। কিন্তু এ স্থলে কাফিরদের নিন্দা দীর্ঘ দোয়ার কারণে করা হয়নি, বরং তার এ সামগ্রিক জড়াসের কারণে করা হয়েছে যে, আল্লাহ্র নিয়ামত পেলেই সে অহংকারে মেতে

উঠে এবং বিপদের সম্মুখীন হলেই দুঃখ বর্ণনা করে ফিরে। এতে তার উদ্দেশ্য দোরা নয়ঃ বরং হা-ছতাশ করা ও মানুষের কাছে তা গেয়ে ফেরা।

- عنور يهم ايًا تنا في الأفاق و في انعسهم اينا تنا في الأفاق و في انعسهم

তওহীদের নিদর্শনাবলী তাদেরকে দেখাই বিষদ্ধগতেও এবং তাদের নিজ্বদের সন্তার মধ্যেও। টুটা শৃক্টি তথা আকাল, পৃথিবী ও এতদুভরের মধ্যবর্তী যে কোন বন্ধর প্রতি দৃশ্টিপাত করলে তা আলাহ্র অভিত্ব, তাঁর সর্বব্যাপী ভান ও কুদরত এবং তাঁর একছের সাক্ষ্য দের। এর চাইতে আরও নিকটবর্তী বন্ধ হয়ং মানুষের প্রাণ ও দেহ। তার এক-একটি অল এবং তাতে কর্মরত সূক্ষ্ম ও নাজুক যন্ধপাতির মধ্যে তার আরাম ও সুখের বিসময়কর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এসব যন্ধপাতিকে এমন মন্তবৃত্ত করা হয়েছে যে, সভর-আলি বছর পর্যন্ত করপ্রথাত হয় না। মানুষের প্রস্থিত করা হয়েছে যে, সভর-আলি বছর পর্যন্ত করপ্রথাত হয় না। মানুষের প্রস্থিত করপ্রথাত হয়ে বাত। মানুষের হাতের চামড়া এবং তাতে অভিত রেখাও সারা জীবনে কয়প্রাণত হয় না। এসব ব্যাপারে যদি সামান্য ভান-বৃদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিও চিন্তা-ভাবনা করে, তবে সে এ বিশ্বাসে উপনীত হতে বাধ্য হবে যে, তার অবশ্যই একজন প্রতিও প্রতিটাতা আছেন, বাঁর ভান ও কুদরত অসীম এবং বাঁর কোন সমকক্ষ

### مورة الشورى **نوي الإي**

মদ্বায় অবতীর্ণ, ৫৩ আয়াত, ৫ রুকু

### إنسرواللوالزعلن الرَحينون

خم ف عَسَقُ وكُنْ إِكَ يُعْمَى الْيُكَ وَلِكَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ ٢ اللهُ الْعَزِيْرُ الْعَكِيمُ ﴿ لَهُ مَا فِي السَّلُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِي وَ وَهُوَ الْعَلِيُ الْعَظِيْرُ وَتَكَادُ السَّاوْتُ يَتَغَظَّرْنَ مِنَ فَوَقِهِنَّ وَ الْمُلِّكُ الْمُكَالِكُ لُسَبِّحُونَ بِعَمْدِ رَبِّرَمُ وَكُسْتَغُورُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ . الكَّالِتَ اللهُ حُوالْفَغُورُ الرَّحِيمُ وَ الَّذِينَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهُ أَوْلِيَاءُ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ ۗ وَمَّا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلِ وَكُنْالِكَ أَوْمَنِيًّا إِلَيْكَ قُرَّانًا عَرَبَيًّا لِتُنْذِذَ أَمَّ الْقُرْكِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِذَ يُؤْمَ الْجَنْجِ لَا رَبِّبَ فِينِ وَنِينَ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِنِيُّ فِي السَّعِنْدِ ۞ وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدُخِلُ مَنْ يَشًاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّلِمُونَ مَالَهُمْ مِّنْ وَعَلِمٌ وَكَا نَصِيْرُ الْمُعَدُوا مِنْ دُوْنِهُ أَوْلِيكُمْ \* فَاللهُ هُوَ الْوَلِيُ وَهُو يُخِي الْمَوْتَى وَهُوعَكَ كُلِّل شَيْءٍ قَلِ يُرُّنَّ

### পর্ম ক্রেণামর ও অসীম দাতা আলাহ্র নামে ওর-

(১) হা-নীম, (২) জাইন, সীন, ছা-ফ। (৩) এমনিভাবে প্রাক্তমশালী প্রভাষর জালাহ জাপনার প্রতি ও জাপনার পূর্বতীদের প্রতি ওহী প্রেক্ত করেন।
(৪) নভামতলে হা কিছু জাছে এবং ভূমতাল হা কিছু জাছে, সমতই তার। তিনি সমুলত, মহান। (৫) জাকাশ উপর থেকে কেটে পড়ার উপরুম হর জার তথন কেরেশ্রতাল তাদের পালনকর্তার প্রশংসাসহ পবিষ্ণতা বর্ণনা করে এবং পৃথিবীবাসীদের জন্য ক্রমা প্রার্থনা করে। গুনে রাখ, জালাহ্ই ক্রমাশীল, পরম কর্মণাময়। (৬) হারা জালাহ্ ব্যতীত জপরকে অভিভাবক হিসেবে প্রহণ করে, জালাহ্ তাদের প্রতি লক্ষ্যরাখন। জাপনার উপর নয় তাদের দার-লারিছ। (৭) এমনিভাবে আমি জাপনার প্রতি জারবী ভাষার কোরজান নাবিল করেছি, যাতে জাপনি মন্তা ও তার জাবে-সাদের লোকদের সতর্ক করেন এবং সতর্ক করেন সমাবেশের দিন সম্পর্কে, হাতে কোন সন্দেহ নেই। একদল জালাতে এবং একদল জাহালামে প্রবেশ করবে। (৮) জালাহ্ ইক্তা করেল সমস্ত লোককে এক দলে পরিগত করতে পারেন। কিন্তু তিনি হাকে ইক্তা ভীর রহমতে দাখিল করেন। জার জালিমদের কোন অভিভাবক ও সাহাল্যকারী নেই।
(১) ভারা কি জালাহ্ ব্যতীত জপরকে অভিভাবক দ্বির করেছে? পরন্ত জালাহ্ই তো

### তক্সীরের সার-সংক্রেপ

হা-মীম, আইন-সীন, ছা-ফ---(এর অর্গ আলাহ্ ডাম্লালাই জানেন। ধর্মের মূলনীতি নিরূপণ ও অন্যান্য মহা-উপকারের জন্য যেমন আপনার প্রতি এ সূরা নাষিল হল্লে৯) এমনিভাবে পরাক্রমশালী প্রভাময় আনাহ তা'আলা আপনার প্রতি ও আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি (অন্যানা সূরা ও কিতাবের) ওহী প্রেরণ করেন্। (তাঁর শান এই বে,) নভোম্খলে যা কিছু আছে এবং ভূ-মণ্ডলে যা কিছু আছে সমন্তই তাঁর, তিনিই সমুন্নত, মহান। (মর্ভবাসীরা ষদি তাঁর মাহাম্ম না বুবে ও না মানে, তবে আকাশে তাঁর মাহাত্ম সম্পর্কে ভানী এত বিপুল সংখ্যক ফেরেণতা রয়েছে যে, তাদের বোঝার কারণে) আকাশ উপর থেকে ফেটে পড়ার উপক্রম হয়, (ষেমন वानीरज चारह : قط ما فيها موضع أربعة चर्चार खाकारम असन खाश्वाय وملك وأضع جبهتن ساجدا الله হতে **জাগলো, বেলন**্কোন বস্তর উপর বেশি বোঝা চেপে যাওয়ার কারণে হয়। আর এরাপ আওয়াষ হওয়াই সলত। কেননা, সমগ্র আকাশে চার আলুল পরিমাণ জারগাও এমন নেই, যেখানে কোন ফেরেশতা মন্তক ঠুকে সিজদার্ভ না জালে) ফেরেশতাগণ তাদের পালনকর্তার প্রশংসাসহ পবিস্থতা বর্ণনা করে এবং মর্তবাসীদের ( মধ্যে বারা তার মাহাত্ম বুবে না এবং কুফর ও নিরকে লিগ্ত আছে, ফলে আযাবের বোগা হরে গেছে, সেই ফেরেশভাগণ ভাদের) জন্য (বিশেষ সময় পর্যন্ত) ক্রমা

প্রার্থনা করে। (অর্থাৎ এ দোয়া করে যে, দুনিয়াতে তাদের উপর যেন কঠোর আযাব নাষিল না হর, যার ফলে সকলেই ধ্বংস হয়ে যায়। দুনিয়ার সামান্য শান্তি ও পরকালের প্রকৃত আযাব এই ক্ষমার প্রার্থনার বাইরে। আলাহ্ তাভালা ফেরেণডালের এই দোরা কবুল করে কাঞ্চিরদেরকে দুনির।র ব্যাপক আযাব থেকে বাঁচিয়ে রাখেন।) জেনে রাখ, আলাহ্ তা'আলাই ক্রমাশীল, পরম করুণাময়। যারা আলাহ্র পরিবর্তে অগরকে অভিভাবক গ্রহণ করেছে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের (মন্দ কর্মের) প্রতি দৃষ্টি রাখেন (উপযুক্ত সময়ে এর শান্তি দেবেন)। আপনি তাদের কার্যনির্বাহী নন ( যে ষ্থ্ন ইচ্ছা, তাদের উপর আযাব নাষিল করবেন। তাদের উপর তাৎক্ষণিক আযাব না আসার কারণে আপনার পুঃখিত হওয়া উচিত নয় ,কেননা, আপনার প্রচার কাজ আপনি করেছেন। এর বেশী কোন কিছুর চিন্তা করবে না। সেমতে) আমি এমনিভাবে ( যেমন আপনি দেখছেন) আপনার প্রতি আরবী ভাষার কোরআন নাবিল করেছি, বাতে আপনি ( সর্বপ্রথম ) মক্কা ও তার আলেপালের লোকদেরকে সতর্ক করেন এবং সভর্ক করেন সমবেত হওরার দিন ( অর্থাৎ কিরামত) সম্পর্কে ( যাতে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সব মানুষ এক মরদানে একট্রিত হবে )—এতে মোটেই সন্দেহ নেই। ( সেদিন ফরসালা হবে যে,) একদল জাঘাতে এবং একদল জাহারামে প্রবিষ্ট হবে। ( সুতরাং আপনার কাজ কেবল সেদিন সম্পর্কে সতর্ক করা। তাদের ঈমান আনা না আনা আলাহ্র ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল।) আলাহ্ ইচ্ছা করলে তাদের সকলকে এক সন্দ্রদায়ে পরিপত করতে পারতেন (অর্থাৎ সকলেই মূ'মিন হতে পারত। যেমন আল্লাহ্ क्रांत : وَكُو شُكُنَا لَاكَيْنَا كُلْ نَفْسٍ هَدَاهَا क्षांत शांत शांत शांत হেদারেত দিতে পারতাম।) কিন্ত ( অনেক রহস্যের কারণে তিনি তা চার্ননি; বরং) তিনি যাকে ইচ্ছা (ঈমান দিয়ে) খীয় রহমতে দাধিল করেন ( এবং যাকে ইচ্ছা, কুকর ও শিরকের মধ্যে ছেড়ে দেন। কলে সে রহমতে দাখিল হর না।) আর জানিমদের (অর্থাৎ যারা কৃষ্ণর ও শিরকে নিশ্ত কিয়ামতের দিন) কোন অভিভাবক নেই ও সাহাষ্যকারী নেই। (অতপর শিরক বাতিল করা হয়েছে,) তারা কি আদ্বাহ্ ব্যতীত অপরকে অভিভাবক ছির করেছে। পরন্ত ( যদি অভিভাবক করতে হয়, তবে ) আল্লাহ্ তা'আলাই তো অভিভাবক (হওন্নার যোগ্য)। তিনি মৃতদেরকে জীবিত করেন এবং তিনিই সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান (অতএব অভিভাবক করার বোগ্য তিনিই। তাঁর ক্ষমতার বৈশিষ্ট্য এই যে, অন্যান্য বিষয়ের উপর নামেমান্ত কিছু ক্ষমতা অন্যদের রয়েছে, কিন্ত মৃতদেরকে জীবিত করার ক্ষমতার অন্য কেউ নামেমাছও শরীক ময় )।

### আনুষরিক ভাতব্য বিষয়

এতে হাদীসের বরাত দিরে উপরে বঝিত হয়েছে বে, ফেরেশতাদের বোঝার চাপে আকাশে এমন আওরাম সৃষ্টি হয়, বেমন কোন বন্ধর উপর ভারী বোঝা

পভিত হলে সৃশ্টি হয়। এতে বোঝা গেল থে, ফেরেশতাদের ওজন আছে এবং তা ভারী, এটা-শুবান্তরও নয়। কেননা, এটা খীকৃত যে, ফেরেশতাগণও দেহবিশিস্ট যদিও তা খুব সূদ্ধা। সূদ্ধা দেহও বহুসংখ্যক একরিত হলে ভারী হওয়া অসম্ভব নয়। ——(বয়ানুল কোরআন)।

ভিজি। এখানে মলা মোকাররমা বোঝানো হয়েছে। এই নামকরণের হেতু এই যে, এ শহরটি সমগ্র বিষের শহর-জনপদ এমনকি ভূ-পৃষ্ঠ অপেক্ষা আল্লাহ্র কাছে অধিক সম্মানিত ও ত্রেষ্ঠ। মসনদে আহমদের রেওয়ায়েতে আদী ইবনে হামরা যুহরী বলেন, রস্কুলাহ্ (সা) ষখন মলা থেকে হিজরত করছিলেন এবং হাযুরা নামক স্থানে ছিলেন তখন আমি শুনেছি তিনি মলাকে সম্মোধন করে বলেছিলেনঃ

افک لخبرا رض الله و حب ارض الله الی و لو لا انی اخرجت منک
- তুমি আমার কাছে আল্লাহ্র সমগ্র পৃথিবী থেকে শ্রেষ্ঠ এবং সমগ্র
পৃথিবী অপেক্ষা অধিক প্রিয়। যদি আমাকে তোমার থেকে বহিন্ধার করা না হত, তবে
আমি কখনও শ্বেক্ষার তোমাকে তাগি করতাম না।

وَ مَنْ عُولُهَ — অর্থাৎ মক্কা মোকাররমার আশপাশ। এর অর্থ আলেগান্ধের আরব দেশসমূহও হতে পারে এবং পূর্ব-পশ্চিম সমগ্র বিশ্বও হতে পারে।

وَمَا اخْتَكُفْتُمُ وَيُهِ مِنْ شَيْءٍ فَخَكَنُهُ آلِكَ اللهِ ذَلِكُمُ اللهُ رَبِيْ اللهُ وَكُمُ اللهُ رَبِيْ عَلَيْهِ تَوْكُلُكُ وَ الْكَنْفِ وَ الْكَنْفُ وَ الْكُنْفِ وَ الْكَنْفِ وَ الْكَنْفِ وَ الْكَنْفِ وَ الْكَنْفِ وَ الْكُنْفِ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْفُولُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

(১০) ভোমরা বে বিষয়েই মতভেদ কর, তার ফয়সালা আলাহ্র কাছে সোপর্দ। ইনিই অজাহ্—আমার পালনকর্তা। আমি তাঁরই উপর নির্ভর করি এবং তাঁরই অভিমুখী হই। (১১) তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের প্রতটা। তিনি তোমাদের মধ্য থেকে ভোমাদের জন্য যুগল সৃতিই করেছেন এবং চতুস্পদ অন্তদের মধ্য থেকে জোড়া সৃতিই করেছেন। এভাবে তিনি তোমাদের বংশ বিভার করেন। কোন কিছুই তাঁর জনুরূপ নর। তিনি সব ওনেন, সব দেখেন। (১২) আকাশ ও পৃথিবীর চাবি তাঁর কাছে। তিনি যার জন্য ইচ্ছা রিষিক বৃদ্ধি করেন এবং পরিমিত করেন। তিনি সর্ব বিষয়ে ভানী।

### তঞ্চসীরের সার-সংক্ষেপ

( যারা তওহীদে আপনার সাথে মতভেদ করে, আপনি তাদেরকৈ বর্ন,) যেসব বিষয়ে তোমরা ( সত্যপন্থীদের সাথে ) মতন্ডেদ কর, তার কয়সালা আলাহ্ তা আলার কাছে সোপর্দ রয়েছে। ( তা এই যে, তিনি দুনিয়াতে প্রমাণাদি ও মু'জিযার মাধ্যমে তওহীদের সত্যতা প্রকাশ করে দিয়েছেন এবং পরকালে মু'মিনদেরকে জান্নাত দেবেন ও কাফিরদেরকে জাহামানে নিক্ষেপ করবেন।) ইনিই আলাহ্ ( যাঁর এই শান) আমার পালনকর্তা। (তোমাদের বিরোধিতার কারণে যে কল্ট ও ক্ষতির আশংকা রয়েছে, সে সম্পর্কে) আমি তাঁরই উপর নির্ভর করি এবং (সব কাজে) তাঁরই প্রতি প্রত্যাগমন করি। (এতে তওহীদের বিষয়বন্দ্র দৃঢ় ভিডির উপর সাবান্ত হয়ে গেছে। অতপর আরও গুণাবলী বর্ণনা করে একে অধিকতর জোরদার করা হয়েছে!) তিনি আকাশ ও পৃথিবীর প্রক্টা (এবং তোমাদেরও প্রক্টা। সেমতে) তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের সমত্রেণীর খুগল সৃষ্টি করেছেন এবং (এমনিভাবে) চতুষ্পদ জন্তদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন। এভাবে (অর্থাৎ জোড়া সৃষ্টির মাধ্যমে) তিনি তোমাদের বংশ বিস্তার করেন। ( তাঁর সন্তা ও গুণ এমন পরিপূর্ণ যে, ) কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নুর। তিনি সর্বলোতা, সর্বচন্টা। (অন্যদের শোনা ও দেখা খুবই সীমিত।) আকাশ ও পৃথিবীর চাবি তাঁরই ইখতিয়ারে। (অর্থাৎ এসবে কর্ম পরিচালনার অধিকার একমাত্র তাঁরই। আর তাঁর এক কর্ম পরিচালনা এই যে,) তিনি যার জন্য ইচ্ছা, অধিক রিষিক দেন এবং (যার জন্য ইচ্ছা) জীবিকা পরিমিত করে দেন। নিশ্চয় তিনি সর্ববিষয়ে পূর্ণ ভানী (প্রত্যেককে উপযোগিতা অনুযায়ী দেন)।

### জানুয়লিক ভাতক বিষয়

কাজে তোমাদের পারস্পরিক মতভেদ হয়, তার ক্ষরসালা আলাহ্র কাছেই সমগিত রয়েছে। কেননা, আলাহ্র ক্ষরসালাই আসল ক্ষরসালা। অন্য আরাতে বলা হয়েছে

——জন্মান্য অধিকাংশ আয়াতে রসূলের এবং কোন কোন আয়াতে শাসকবর্গের আনুসত্যের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেসব আয়াত এর পরিগহী নর।

কেননা, স্বসূত্র ও শাসকবর্গের কর্মসালা একদিক দিয়ে আলাহ তা'আলারই কর্মসালা হয়ে থাকে। তাঁরা ওহার মাধ্যমে অথবা কিতাব ও সূলাহ্ অনুযায়ী কর্মসালা করলে তা আলাহ্র কর্মসালা হওয়া সুস্পত্ট। আর যদি তাঁলা ইজতিহাদ ধারা কর্মসালা করেন, তার ইজতিহাদের ভিত্তিও কোরআন ও সুনাহ্ হয়ে থাকে। তাই এ ক্যুসালাও প্রকারাভরে আলাহ্ তাআলারই ক্যুসালা। মুজভাহিদগণের ইজতিহাদও এ দিক দিয়ে আলাহ্র বিধানাবলীর অভতু তা। এ কারণেই আলিমগণ্ বলেন, কোরআন ও সুনাহ্ বোঝার যোগাতা রাখে না, এমন সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে মুক্ষতীর ক্ষতোয়াই শ্রীয়তের বিধান।

إلا مِنْ بَعْدِ مَاجَاءُهُمُ الْهِ قت مِن رّبّك إلى أَجُلِ مّسُمَّى ورككتهمائ أغسا لنكاو لكفز أغسالة تكنُّهُ اللَّهُ يَجْمِعُ بَيْنَنَّا ﴿ وَإِلَيْهِ الْمِصْ

(১৩) তিনি তোমাদের জন্য দীনের ক্ষেত্রে সে পথই নির্থারিত করেছেন, বার আদেশ দিয়েছিলেন নূহকে, যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি আপনার প্রতি এবং যার আদেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, দুসা ও ইসাকে এই মর্মে যে, ভোমরা দীনকে প্রতিদিঠত কর এবং তাতে তানেকা সৃতিট করো না। আগনি মুশরিকদেরকে যে বিবরের প্রতি আমরণ তানান, তা তাদের কাছে দুঃসাধা কলে মনে হর। আরাহ্ বাকে ইছা মনোনীত করেন এবং যে তাঁর অভিমুখী হর, তাকে পথ প্রদর্শন করেন। (১৪) তাদের কাছে ভান আসার পরই তারা পারস্পরিক বিভেদের কারণে মতভেগ করেছে। যদি আগনার পারনকর্তার পক্ষ থেকে নিদিন্ট সমর পর্যন্ত অবকাশের পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকত, তবে তাদের ফরসালা হরে যেত। তাদের পর যারা কিতাব প্রাণ্ড হয়েছে, ভারা অছভিকর সন্দেহে পতিত রয়েছে। (১৫) সূত্রং আগনি এর প্রতিই দাওয়াত দিন এবং হকুম অনুযায়ী অবিচল থাকুন; আগনি তাদের খেরাবাখুশীর অনুসরণ করবেন না। বলুন, আরাহ্ যে কিতাব নাযিল করেছেন, আমি তাতে বিশ্বাস স্থানন করেছি। আমি ডোমাদের মধ্যে ন্যার্যবিচার করতে আদিন্ট হয়েছি। আরাহ্ আমাদের পালনকর্তা ও তোমাদের পালনকর্তা। আমাদের জন্য আমাদের কর্ম এবং তোমাদের কর্ম। আমাদের মধ্যে ও তোমাদের কর্ম। আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে বিবাদ নেই। আরাহ্ আমাদেরকে সমবেত করবেন এবং তারাই দিকে প্রতাবর্তন হবে।

. .

### ण्यजीतम् जात-जशक्त

আলাহ্ তা'আলা দ্রীনের ক্লেলে তোমাদের জন্য সে পথই নিধারিত করেছেন, যার আদেশ ডিনি নূহ (আ)-কে দিয়েছিলেন এবং যা আমি আপনার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছি যার আরে আদেশ ইবরাহীম, মূসা ও ঈসা (আ)-কে দিয়েছিলাম এই মর্মে যে, ভোমরা এ ধর্মকে প্রভিষ্ঠিত রাখ এবং এতে বিভেদ সৃষ্টি করো না। ( এখানে 'ধর্ম' বলে সকল শরীয়তের অভিন্ন মূলনীতি বোঝানো হয়েছে। ষেমন, তওহীদ, রিসালত, পুনরুখান ইত্যাদি। প্রতিষ্ঠিত রাখার অর্থ পরিবর্তন ও বর্জন না করা। বিভেদ সৃষ্টির অর্থ কোন বিষয়ে বৈশ্বাস স্থাপন করা ও কোন বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন না করা অথবা কোন একজনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ও অন্যদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করা। সার কথা এই যে, তওহীদ ইত্যাদি বিষয় সনাতন ধর্ম এবং ওরু থেকে এ পর্যন্ত সকল শরীয়তে সর্বসম্মত। এ প্রসঙ্গেই রিসালতও সমযিত হয়ে গেছে। সুতরাং এটা কবুল করতে কারও ইতস্তত করা উচিত ছিল না, কিন্ত তবুও) মুশ-রিক্সের কাছে সে বিষয় ( অর্থাৎ তওহীদ) দুঃসাধ্য মলে হয়, যার প্লতি আপনি তাদেরকে দাওয়াত দেন। ( আর এটাও বাস্তব সত্য যে,) আলাহ্ নিজের দিকে যাকে ইচ্ছা আকৃষ্ট করেন ( অর্থাৎ সতাধর্ম কবুল করার ডওফীক দেন) এবং যে আছাহ্র অভিমুখী হয় তাকে পথ প্রদর্শন করেন। মোটকথা, মুশরিকদের পরিচয় হচ্ছে অন্থীকার করা এবং মু'মিনদের খণ হচ্ছে আলাহ্র মনোনয়ন লাভ করা ও সুপথ পাওয়া। ধর্মকে প্রতিদিঠত রাখা ও বিভেদ সৃদিট না করার আদেশের উপর পূর্ববতী উম্মতদের অনেকেই কায়েম থাকেনি এবং বিভক্ত হয়ে যায়। এর কারণ সন্দেহ ও সংশয় ছিল না, বরং) তাদের কাছে (অর্থাৎ তাদের ত্রবণে সঠিক)ভান আসার পরই কেবল তারা পারস্পরিক বিভেদের কারণে মতভেদ করেছে ( প্রথমে ধন-সম্পদ, প্রভাব-

প্রতিপত্তি ও নেজৃত্ব-কামনার কারণে ত্যাদের দ্বার্থ বিভিন্নরাপ হয়েছে, অভপর বিভিন্ন দল সৃষ্টি হরেছে। এহেন পরিস্থিতিতে ধর্মকেও পারস্পরিক ছিপ্রায়েমণ ও দোষারে।<del>পের</del> হাতিয়ার জরা হয় এবং আতে আতে ধর্মেও বিভিন্নতা দেখা দের। সভ্যকে বোঝার**্** পর বিভক্ত হওয়ার এই শুরুতর অপরাধের কারণে তারা এমন কঠোর আযাবের যোগ্য হয়ে গিয়েছিল যে, ) যদি আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে এক নিলিন্ট সময় পর্বন্ত অবকাশ দেয়ার পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকত ( যে, তাদের প্রতিশ্রুত আয়াব পরকালে হবে), তবে ( দুনিরাতেই ) তাদের ( মতভেদের ) করসালা হরে যেত। ( অর্থাৎ আহাব স্বারা তাদেরকে নিশ্চি*ফ ক*রে দেয়া হত। পূর্ববর্তী উ**ল্মতদের সধ্য**াযারা মু'মিন ছিল না, তাদের উপর আযাব এসেছে। মু'মিনদের মধ্যে বারা বিডেদ সৃশিষ্ট করেছে, ঈমানের বরকতে তাদের উপর আষাব আসেনি। এর কারণ নিদিস্ট সময় পর্মন্ত অবকাশ দানের পূর্ব সিদ্ধান্ত ।) তাদের ( অর্থাৎ পূর্ববর্তী উপ্মতদের ) পরে যাদেরকে কিতাব দেরা হয়েছে, [অর্থাৎ ভারবের মুশরিক সম্পুদায়কে রসূলুক্লাহ্ (সা.)-র মাধ্যমে কোরভান দেয়া হয়েছে।] তারা এ ব্যাপারে অইস্তিকর সন্দেহে পতিত রয়েছে। সূর্তরাং আপনি কারও অন্বীকৃতির দরুন মনঃকুল হবেন না, বরং পূর্ব থেকে যে তওহীদের দিকে তালেরকৈ দাওয়াত দিচ্ছেন, তারই দিকে দাওয়াত দিন এবং ( فَالْدُ لِكَ فَالْدُ عِيْ) আদেশ অনুযারী (তাতেই) অবিচল খাকুন। আপরি তাদের (দুস্ট) খেরাল-খুশীর অনুসরণ করবেন না। (অর্থাৎ তাদের বিরোধিতার উদ্দেশ্য এই যে, আপনি দাওয়াত পরিত্যাগ করুন। কাজেই আপনি দাওয়াত পরি-ত্যাগ করবেন না।) আপনি বলুন, ( যে বিষয়ের দিকে আমি তোমাদেরকে আহবান করি, আমি নিজেও তা পালন করি। সেমতে) আলাহ্ যত কিতাব নাষিল করেছেন, ্কোরস্থানও তার মধ্যে একটি) আমি সবগুলোর প্রতি বিশ্বাস রাখি। জামি ( স্থামার ও ) তোমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করতে আদিল্ট হয়েছি। ( অর্থাৎ যে বিষয়ওলো তোমাদের উপর ওয়াজিব বলি, নিজের জন্যও তা ওয়াজিব বলেই মনে করি। এতেও ষদি তোমরা নমনীর না হও, তবে শেষ কথা এই যে,) আক্লাহ্ আমাদেরও মালিক ভোমাদেরও মার্রিক ( এবং সবার শাসক)। আমাদের কর্ম আমাদের জন্য এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের জনা। আমাদের ও তোমাদের কোন বিবাদ নেই। আর্লাই (বিনি সবার মালিক, কিয়ামতে) আমাদের সবাইকে সমবেত করবেন। (নিঃসন্দেহে) তাঁরই কাছে আমাদেরকে ঞ্চিরে যেতে হবে। (তিনি আমল অনুষায়ী কয়সালা করবেন। এখন তোমাদের সাথে বিতর্ক অর্থহীন। ভাবে আমি ষধারীতি প্রচারকার্য চারিয়ে যাব। )

### ভানুৰজিক ভাতব্য বিষয়

তা আলার প্লদত বাহািক ও দৈহিক নিরামত উদ্লিখিত হরেছিল। এখান থেকে আধ্যান্থিক

নের্ক্রমতসমূহের বর্ণনা ওরু হচ্ছে। তা এই বে, আরাহ্্তাভালা ভোরাদেরকে এক
মজবুত ও সুদৃচ ধর্ম দান করেছেন, বা সমন্ত পরস্বরেরই অভিন্ন ও সর্বসম্মত ধর্ম।
আরাতে পাঁচ জন পরস্বরের উল্লেখ ররেছে। সর্বপ্রথম নূহ (আ) ও সর্বশেষ জামাদের
রসূল (সা) এবং মারাখানে পরস্বরূপনের পিতা হবরত ইবরাহীম (আ)—এর নাম
উল্লেখ ররেছে। কুফর ও লিরক সংস্কৃত জারবের রোকেরা হবরত ইবরাহীম (আ)—এর
নবুরত খাঁকার করত। ফোরজান অবতরপের সমর হবরত মূসা ও ইসা (আ)—র
ভক্তাইহদী ও প্রতীম সম্পূদার বিদ্যান ছিল। তাই হবরত ইবরাহীম (আ)—এর
পরে এ দুজন পরস্বরের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা আমহাবেও পরস্বরূপনের
অলীকার প্রথম প্রস্তে এ পাঁচজন পরস্বরেরই নাম উল্লেখিত হরেছে। বলা হয়েছে।

وَا ثُنَا مَنْ لَا مِنَ النَّبِينَ مِيْنَا تَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نَّوْح وَّا بُوا هَيْمَ

नार्यका এই या, जूता खारवारें एमंब नवी (जा)-त

নাম প্রথম এবং নূহ (আ)-র নাম শেষে রয়েছে। এতে সক্তবত ইনিত রয়েছে যে, খাতামুল আছিয়া (সা.) যদিও আবির্ভাবের দিক দিয়ে সবার শেষে এসেছেন কিন্তু নবুয়ত বস্টনে সবার অছে। এক হাদীসে বলা হয়েছে, আমি সৃষ্টি ক্ষেত্রে সকল প্রসম্বরের অন্তবতী এবং আবির্ভাবে শেষে।— (ইবনে মাজা, দারেমী)

এখন রাম হর বে, হ্বরত আদম (আ) সর্বপ্রথম পরগছর। তাঁর নামের উল্লেখর 
দারা পরসম্বরণণের আলোচনা গুরু করা হল না কেন? জওরাব এই যে, পুনিরাতে 
আগমনকারী সর্ব প্রথম পরসম্বর ছিলেন আদম (আ.)। মৌলিক বিশ্বাস ও ধর্মের 
প্রধান প্রধান বিষয়াদিতে তিনিও অভিন্ন ছিলেন, কিন্ত তাঁর আমলে মানুষের মধ্যে 
কুকর ও শিরক ছিল না। কুকর ও শিরকের সাথে দেব হ্বরত নূহ্ (আ.)-র আমল 
থেকে গুরু হয়েছে। কাজেই এ ধরনের গুরুতর পরিছিতির সম্মুখীন হওয়ার দিক 
দিয়ে নূহ (আ.)-ই প্রথম পরগছর। তাই তাঁর মাধ্যমেই পরগছরগণের আলোচনা গুরু 
কুরা হয়েছে।

জর্মাণ বে প্রামান বা ধর্ম মতে পরগ্ররগণ সকলেই অভিন্ন ও এক, সে ধর্মকে প্রতিতিত রাখ, তাতে বিভেদ ও অনৈক্য বৈধ নয়, বরং ধ্বংসের কারণ।

ধর্ম প্রতিনিঠত রাখা করব এবং বিভেদ সৃশ্টি করা হারাম ঃ এ অর্রিতি ধর্ম প্রতিনিঠত করা এবং তাতে বিভেদ সৃশ্টির নিষেধাভা বণিত হয়েছে। ধর্ম বলে সকল পর্যস্থরের অভিন্ন ধর্মকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ মৌলিক বিশ্বাস—যেমন তওহীদ, রিসালত, পরকালে বিশ্বাস এবং মৌলিক ইবাদত—যেমন নামায়, রোখা, হক্ষ ও ষাকাতের বিধান মেনে চলা। এ ছাড়া চুরি, ডাকান্তি, ব্যজিচার, মিথ্যা, প্রভারণা, অগরকে বিনা কারণে নিগীড়ন করা, প্রতিজ্ঞা ডঙ্গ করার মত জনাচারসমূহের নিষিজতা। এগুলো সমন্ত ঐশী ধর্মেরই অভিন্ন ও সর্বসম্মত বিষয়। শাখা বিধানসমূহে প্রগম্বরগণের শরীয়তে আংশিক বিভিন্নতাও রয়েছে। কোরআনে এ সম্পর্কে
বলা হয়েছে: اگل جَعَلْنَا مَنْكُمْ وَمُنْهَاجًا — অতএব প্রসম্বরসণের অভিন্ন
বিধানাবলীতে বিভেদ স্পিট করা হারাম এবং ধ্বংসের কারণ।

হযরত আবদ্রাহ্ ইবনে মসউদ (রা) বরেন, একদিন রস্বুরাহ্ (সা) আমাদের সামনে একটি সরল রেখা টানরেন। অতপর এর ডানে ও বাঁরে আরও করেকটি রেখা টেনে বললেন, ডান–বামের এসব রেখা শয়তানের আবিজ্ত পথ। এর প্রত্যেকটিতে একটি করে শয়তান নিয়োজিত রয়েছে। সে মানুষকে সে পথেই চলার উপদেশ দেয়। অতপর তিনি মধ্যবতী সরল রেখার দিকে ইশারা করে বললেনঃ
১০০০ বিশ্বিত বিশ্বিত বিশ্বিত বিশ্বিত বললেনঃ
১০০০ বিশ্বিত বললেনঃ
১০০০ বিশ্বিত বললেনঃ
১০০০ বিশ্বিত বললেনঃ
১০০০ বিশ্বিত বললেনঃ

এ দৃষ্টাত্তে সরল পথ বলে পরগম্বরগণের অভিন্ন ধর্মের পথই বোঝানো হয়েছে। এতে শাখা-প্রশাখা বের করা ও বিভেদ সৃষ্টি করা হারাম ও শরতানের কাজ। এ সম্পর্কে হাদীসের কঠোর নিষেধাভা বণিত হয়েছে। রসূলুরাহ্ (সা) বলেনঃ

বে ব্যক্তি মুসলমানদের জামাত থেকে অর্থহাত পরিমাণও দূরে সরে পড়ে, সে ইসলামের বছনই তার কাঁধ থেকে সরিয়ে দিল। তিনি জারও বলেন ঃ শুক্তি মুয়ায় ইবনে জাবাল (রা)-এর রেওরায়েতে রসূলুলাহ (সা) বলেন, শয়তান মানুষের জন্য বালুভর্মণ। বাল হাগলের পেছনে লাগে অতপর যে হাগল পালের পেছনে অথবা এদিক ওদিক বিচ্ছির হয়ে থাকে, সেটির উপরই পতিত হয়। তাই তোমাদের উচিত দলের সলে থাকা-পৃথক না থাকা।——(মাযহারী)

সারকথা এই যে, এ আয়াতে সকল গয়গঘর কর্তৃক অনুস্ত অভিন ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত রাখার আদেশ রয়েছে। এতে মতভেদকে তেওঁ শব্দ থারা ব্যক্ত করে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। হাদীসে এ মতভেদকেই সমানের জন্য বিপজ্জনক ও ধ্বংসের কারণ বলা হয়েছে।

মুজভাষিদ ইয়ামগণের শাখাগড় মৃতভেদ<sub>া</sub>এভে দাঙ্গিল নভ<sup>ু</sup> শাখাগড় মাস'আ-লার ব্যাপারেয়ে ক্লেভে কোরআন ও হাদীসে কোন স্পুল্ট রিধান নেই, জগুবা কোন বাহ্যিক বৈপরীত্য আছে, সেশানে মুজতাহিদ ইমামগণ নিজ নিজ ইজতিহাদ দারা বিধান বর্ণনা করেছেন এবং এতে মতাদর্শের বিভিন্নতার কারণে পরস্পরের মধ্যে মতভেদেও হয়েছে। আয়াতে নিষিদ্ধ মতভেদের সাথে এই মতভেদের কোন সম্পর্ক নেই। এ ধরনের মতভেদ রসুলুদ্ধাহ (সা)-র আমল থেকে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে হয়ে আসছে এবং এটা যে উম্মতের জনা রহমতস্বরূপ, এ বিষয়ে ফিকাহবিদগণ এক্মত।

তওহীদ সত্য প্রমাণিত — ইন্ট্রিক নির্মাত মুশরিকদের কাছে কঠিন ঠেকে। এর কারণ খেয়ালখুশী ও শয়তানী শিক্ষার অনুসরণ এবং সরল পথ বর্জন। এরপর বলা হয়েছে ঃ

প্রাণ্ডির দু'টিই উপায়। এক—আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং কাউকে সরল সংথের জন্য মনো-নীত করে তার স্থভাব ও মজ্জাকে তার উপযোগী করে দিলে। যেমন, পরগম্বর ও ওনীগণকে দেওয়া হয়েছিল। তাদের সম্পর্কে কোরআন বলে :

ভাতি তিরি করে নিয়েছি। বিশেষ বিশেষ পরগম্বর সম্পর্কে কোরআনে তাঁকি তিরি করে নিয়েছি। বিশেষ বিশেষ পরগম্বর সম্পর্কে কোরআনে তাঁকি (অর্থাৎ মনোনীত) শব্দ ব্যবহাত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতের অর্থও
তাই। এ ধরনের হিদায়ত খুবই সীমিত। সরলপথ প্রাণ্ডির বিভীর উপায় হচ্ছে
—যে ব্যক্তি আল্লাহ্র অভিমুখী হয় এবং তাঁর দীন মেনে চলার ইচ্ছা করে, আল্লাহ্
তাকে সত্য ধর্মের হিদায়ত দান করেন। তাঁকি কাত্র ধর্মের হিদায়ত দান করেন। তাঁকি কাত্র মুশ্রিকদের কাছে তওহাঁদের
তাই। এ উপায়ের পরিধি ব্যাপক ও বিজ্বত। অতএব মুশ্রিকদের কাছে তওহাঁদের
দাওয়াত কঠিন ঠেকার কারণ এই যে, তারা ধর্মকে বোঝার এবং তা মেনে চলার
ইচ্ছাও করে না।

বলেন, এখানে কুরাইশ কাফিরদের অবদ্বা বর্ণনা করে বলা হয়েছে, সত্যধর্ম ও সরল পথের প্রতি তাদের বিমুখতা এমনিতেও নিবুদ্ধিতা প্রসূত ছিল, তদুপরি আলাহ্র পক্ষ থেকে ভান এসে যাওয়ার পর তারা এরূপ করেছে। ভান এসে যাওয়ার অর্থ হযরত ইবনে আক্ষাসের সভে যাবতীর ভাল-গরিমার উৎস রস্কা করীম (সা)-এর আগমন। কেউ কেউ এই অর্থ বর্ণনা করেন যে, পূর্ববর্তী উদ্মতরা নিজেদের পয়গদরগণের ধর্ম

থেকে আলাদা ও বিচ্ছিন্ন রয়েছে, অথচ তাদের কাছে পয়গদ্দরগণের মাধ্যমে সরল-পথের সঠিক জান এসে গিয়েছিল। পূর্ববর্তী উচ্ছ্মতদের কথা বলা হোক **অথবা কুরাইশ** কাহ্মিরদের কথা বলা হোক—উভয় অক্ছায় তারা নিজেরা তো পথদ্রচ্টতায় লিপ্ত ছিলই, রসূলগণকেও তাদের পথে চালানোর প্রয়াসী ছিল। তাই অতপর রসূলুদ্ধাহ্ (সা)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে ঃ

نَلْهُ لِكَ فَادُ عُ وَا سَّتَقَمْ كَمَا أُمِوْتَ وَلَا تَتَّبِعُ الْهُوَاءَ هُمْ وَقِلْ أَمَنْتُ بِمَا اَ ثُوْلَ اللهُ مِنْ كَتَابٍ وَّا مِرْتُ لِاَ عُدِلَ بَيْنَكُمْ - الله رَبَّنَا وَرَبَّكُمْ وَلَنَا وَمُ لَنَا وَرَبَّكُمْ وَلَنَا وَمُ لَنَا وَلَكُمْ اللهُ الْمُمْدُولُ اللهُ الْمُمْدُرُ - الله يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَ اللهُ الْمُمْدُرُ -

পরওয়া করবেন মা। চতুর্থ বিধান—ইটা কি ক্রিটিন করবেন মা। চতুর্থ বিধান—ইটা করিব করেছেন, সবওলোর প্রতি

वामि विश्वाजी। शक्य विधान—أصرت لأعد ل المنكم—अत वाशिक सर्व এই ख পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদের কোন মোকদ্দমা আমার কাছে আসলে তাতে ন্যায়বিচার করার নির্দেশ আমাকে দেওয়া হয়েছে। কেউ কেউ এখানে 🚧 এর অর্থ করেছেন সাম্য। তারা এ আয়াতের অর্থ করেছেন, আমি আদিস্ট হয়েছি যে, ধর্মের যাবতীয় বিধি-বিধান ডোমাদের মধ্যে সমান সমান রাখি, প্রভোক নবী ও প্রভোক কিডাবে বিশ্বাস ভাগন করি এবং সব বিধান পালন করি-এরাপ নয় যে, কোন বিধান মানবো আর কোনটি অমানা করব। অথবা কোনটির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব ও কোনটির প্রতি ক্রব না। ষঠ বিধান— الله ربنا অর্থাৎ আলাই আমাদের সকলের পালনকর্তা। আসবে। তোমাদের তাতে কোন লাভ-লোকসান হবে না। এবং ডোমাদের কর্ম ভোমাদের কাজে আসবে। আমার তাতে কোন লাভ ও ক্ষতি নেই। কেউ কেউ বলেন, মন্ত্রায় যখন কাষ্ণিরদের বিক্লছে জিহাদ করার আদেশ অবতীর্গ হয়নি, তখন এ আয়াত ্ নারিল হয়েছিল। পরে জিহাদের আদেশ অবতীর্গ হওয়ায় এই বিধান রহিত হয়ে যায়। কেননা, জিহাদের সারমর্ম এই যে, যারা উপদেশ ও অনুরোধে প্রভাবিত হয় না, মুদ্ধের মাধ্যমে তাদেরকে পরাধৃত করতে হবে। তাদেরকে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে িদিলে চলবে না। কেউ কেউ বলেন, আয়াতটি রহিত হয়নি এবং উদ্দেশ্য এই ুষে, দলীলের মাধ্যমে সভ্য প্রমাণিত হওয়ার পর ভোমাদের না মানা কেবল শনুভা ও হঠকারিতা বদতই হতে পারে। শুরুতা স্তিউ হয়ে যাওয়ার পর এখন প্রমাপাদির আলোচনা অর্ধহীন। ভোমাদের কর্ম ভোমাদের সামনে এবং আমার কর্ম আমার সামনে থাকবৈ ৷——( কুরতুবী )

অভ্যম বিধান— শুন্ন ইন্ট্র শুন্ত শুন্ত ভাগাও সত্য স্পন্ট ও প্রমাণিত হওযার পরত বিদি তোমরা শর্লুতাকেই কাজে লাগাও, তবে তর্ক-বিতর্কের কোন অর্থ নেই। কাজেই আনাদের ও তোমাদের মধ্যে এমন কোন বিভর্ক নেই। নবম বিধান—
অর্থাৎ কিরামতের দিন আলাহ্ তা'আলা আমাদের সকলকে একচ করবেন এবং প্রত্যেকের কর্মের প্রতিদান দেবেন। দশ্ম বিধানঅর্থাৎ আমরা সকলেই তার দিকেই প্রত্যাবর্তন করব।

وَالَّذِينَ يُمَاجُّونَ فِي اللهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ خُجَّتُهُمْ

دَاحِطَةٌ عِنْدَ رَبِّهُمْ وَعَلَيْهُمْ عَطَبُ وَلَهُمْ عَذَابُ شَلِيدًا ۞ الله النهاء وَمَايُدُرِيْكَ الْحِثْ وَالْمِيْزَانَ وَمَايُدُرِيْكَ لَعَلَمَ لَا الْحِثْبُ بِالْحَقِّ وَالْمِيْزَانَ وَمَايُدُرِيْكَ لَعَلَمَ لَلَهِ اللهِ عَنَا اللهُ عَنَا اللهِ عَنَا اللهُ عَنَا اللهِ عَنَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنَا إِلَّهُ عَلَا اللهُ عَنْ عَلَالُولُ اللهُ عَنْ عَاللهُ اللهُ عَنْ عَلَالُولُ اللهُ عَنْ عَلَالُهُ عَنْ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَى عَلَالُهُ عَلَا اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ عَلَالُهُ اللهُ عَلَيْ عَلَى عَلَاللهُ اللهُ عَلَى عَلَالهُ اللهُ عَلَيْ عَلَالُهُ اللهُ عَلَالِ اللهُ عَلَيْ عَلَالِ اللهُ عَلَيْ عَلَا اللهُ عَلَى عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَ

(১৬) আলাহ্র দীন মেনে নেরার পর যারা সে সম্পর্কে বিভর্কে প্ররুত হর, তাদের বিভর্ক তাদের পালনকর্তার কাছে বাতিল, তাদের প্রতি আলাহ্র পথব এবং তাদের জন্য রয়েছে কঠোর আযাব। (১৭) আলাহ্ই সত্যসহ কিতাব ও ইনসাফের মানদত্ত নাখিল করেছেন। আপনি কি জানেন, সভবত কিয়ামত নিকটবর্তী। (১৮) যারা তাতে বিশ্বাস করে না তারা তাকে ছরিত কাখনা করে। আর যারা বিশ্বাস করে, তারা তাকে ভয় করে এবং জানে যে, তা সত্য। জেনে রাখ, যারা কিয়ামত সম্পর্কে বিতর্ক করে, তারা দুরবর্তী পথল্পট্রতার লিপ্ত রয়েছে।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যারা আল্লাহ্ তা'আলা (অর্থাৎ তাঁর) দীন সম্পর্কে (মুসলমান্দের সাথে)
বিতর্ক করে, তা মেনে নেয়ার পর, (অর্থাৎ অনেক ভানী-ঙণী ব্যক্তি ইসলাম প্রহণের
মাধ্যমে যখন এ ধর্ম মেনে নিয়েছে, তখন দলীল স্পল্ট হয়ে যাওয়ার পর বিতর্ক করা
অধিক নিন্দনীয়।) তাদের বিতর্ক তাদের পালনকর্তার কাছে অর্থহীন। তাদের প্রতি
(আল্লাহ্র) গযব (আসবে) এবং (কিয়ামতে) তাদের জন্য রয়েছে কঠোর আযাব।
(সেই আযাব থেকে বাঁচার উপায় এই য়ে, আল্লাহ্ ও তাঁর দীনকে মেনে নাও। অর্থাৎ
আল্লাহ্র হক ও বান্দার হক সম্বন্ধিত তাঁর কিতাবকে অবন্য পালনীয় মনে কর।
কেননা,) আল্লাহ্ তা'আলাই সত্যসহ (এই) কিতাব (অর্থাৎ কোরআন) ও (তাঁর
বিশেষ আদেশ) ন্যায়বিচার নামিল করেছেন। (আল্লাহ্র কিতাবকে না মেনে আল্লাহ্কে
মানা ধর্তবা নয়। কোন কোন অমুসলিম আল্লাহ্কে মানে বলে দাবি করে, কিন্ত
কোরআন মানে না। অত্রএব তাদের এই মানা মুক্তির জন্য রথেন্ট নয়। তারা আপনাকে
কিয়ামতের নিদিন্ট দিন-তারিখ জিজাসা করে,) আপনি কি জানেন (অবন্য না জানবেই
তা না হওয়া জক্লরী হয় না, বরং তা নিন্চয়ই হবে। দিন-তারিখ সম্পর্কে সংক্ষেপে

এতটুকু জেনে নেয়াই যথেপ্ট যে,) সম্ভবত কিয়ামত আসন্ন। (কিন্তু) যারা তাতে বিশ্বাস করে না, তারা (সেদিনকে ভয় করার পরিবর্তে ঠাট্টা-বিল্লুপ ও অস্বীকারকারীর দলে) কিয়ামতের তাগাদা করে (যে, কিয়ামত তাড়াতাড়ি আসে না কেন? আর) যারা বিশ্বাস করে, তারা তাকে ভয় করে। (ও কাঁপে) এবং জানে যে, তা সত্য। জেনে রাশ, (এই দু'প্রকার লোকের মধ্যে প্রথম প্রকার অর্থাৎ) যারা কিয়ামত (মানে না এবং সে) সম্পর্কে বিতর্ক করে, তারা গভীর পথপ্রচটতায় লিশ্ত রয়েছে।

### আনুষ্টিক ভাতব্য বিষয়

পূর্বের আয়াতসমূহে পয়গয়রগণের সর্বসম্মত ধর্মের প্রতি বিশ্ববাসীকে দাওয়াত এবং তাতে প্রতিষ্ঠিত ও অবিচলিত থাকার উপদেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ষেস্ব কাফির ওনতে ও মানতেই রাষী নয়, তারা এর পরেও মুসলমানদের সাথে বাকবিতঙা ওক্ত করে দেয়। রেওয়ায়েতে আছে মে, কিছুসংখ্যক ইহদী ও খৃষ্টান এ বিতর্ক উপস্থিত করল য়ে, আমাদের নবী তোমাদের নবীর পূর্বে এসেছেন এবং আমাদের কিতাব তোমাদের কিতাবের পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে। তাই আমাদের ধর্ম তোমাদের ধ্র্ম অপেক্ষা উত্তম ও প্রেন্ড। কোন কোন রেওয়ায়েতে এই বিষয়টি কুরায়শ কাফিরদের উত্থাপিত বলে বণিত রয়েছে। কেননা, তারা নিজেদেরকে প্রাচীন ধর্মের অনুসারী বলে আখ্যায়িত করত।

কোরআন পাক উল্লিখিত আয়াতসমূহে বর্ণনা করেছে যে, ইসলাম ও কোরআনের আবেদন মানুষের মধ্যে সাড়া জাগিয়েছে এবং শ্বয়ং তোমাদের জানী-গুণী ও ন্যায়পহী ব্যক্তিবর্গও মুসলমান হয়ে গেছে। সূতরাং এখন তোমাদের বাক্বিজ্ঞা অসার ও পথছল্টতা বৈ নয়। তোমরা না মানলে গয়ব তোমাদের উপরই পড়বে। অতপর উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোরআন আলাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ এবং এতে আলাহ্র হক ও বান্দার হকের জন্য পূর্ণান্ধ আইন-কানুন রয়েছে। তিনিলিল বিভাবে বলে কোরআনসহ সমস্ত প্রশী গ্রন্থকে বোঝানো হয়েছে এবং 'হক' বলে পূর্বোক্ত সত্যধর্মকে বোঝানো হয়েছে। এইক এর শান্দিক অর্থ দাঁড়িপালা। এটা যেহেতু নাায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার এবং অধিকার পূর্ণ মালায় দেওয়ার একটি মানদেও তাই হয়রত ইবনে আক্রাস এর তফসীর করেছেন ন্যায় বিচার। মুজাহিদ বলেন, মানুষ যে দাঁড়িপালা ব্যবহার করে, এখানে তাই বোঝানো হয়েছে। সূতরাং হক শক্রের মধ্যে আলাহ্র যাবতীয় হক এবং তাই শক্রের মধ্যে বান্দার যাবতীয় হকের প্রতি ইলিত রয়েছে।

'মুমিনরা কিয়ামতকে ভয় করে'—এর অর্থ কিয়ামতের ভয়াবহতান্ধনিত বিশ্বাসগত ভয়। পরন্ত নিজেদের কর্মগত ছুটি-বিচ্যুতির প্রতি লক্ষ্য করলে এ ভয় অপরিহার্যরূপে দেখা দেয়। কিন্তু মাঝে মাঝে কোন মুমিনের মধ্যে আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ প্রবল হয়ে তা এ ভয়কে ছাগিয়ে যায়—তা আয়াতের পরিপন্থী নয়। যেমন, মৃত্যুর পর কবরে কোন কোন মৃতের যথাশীঘু কিয়ামতের আগমন কামনার বিষয় প্রমাণিত রয়েছে। কারণ, কবরে ক্লেরেশতাদের কাছ থেকে রহমত ও মাগফিরাতের সুসংবাদ শুনে কিয়ামতের ভয় ভ্রিমিত হয়ে যাবে।

### الله لَطِيْفُ بِعِبَادِم يَرْزُقُ مَنْ يَثَاءُ ، وَهُوَ الْقَوِيُ الْعَزِيْرُ ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاخِرَةِ نَرِدْ لَهُ فِي حَرْثِم ، وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا ، وَمَالَهُ فِي الْاَخْرَةِ مِنْ نَصِيْبٍ ﴿ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا ، وَمَالَهُ فِي الْاَخْرَةِ مِنْ نَصِيْبٍ ﴿

(১৯) আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের প্রতি দরালু! তিনি যাকে ইচ্ছা, রিষিক দান করেন। তিনি প্রবল, পরাক্রমশালী। (২০) যে কেউ পরকালের ফসল কামনা করে, আমি তার জন্য সেই ফসল বাড়িয়ে দেই। আর যে ইহকালের ফসল কামনা করে, আমি তাকে তার কিছু দিয়ে দেই এবং পরকালে তার কোন অংশ থাকবে না।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

( তারা ইহকালের ধন-সম্পদে গবিত হয়ে পরকাল বিস্মৃত হয়ে বসেছে। তারা বলে, আমাদের কর্ম আলাহর কাছে অপছন্দনীয় হলে আমাদেরকে এ বিলাস-বৈভব দান করতেন না। মনে রেখো, এটা তাদের ভুল। ইহকালের ধন-সম্পদ সন্তুশ্টির পরিচায়ক নয়, বরং এর কারণ এই যে,) আলাহ্ ( দুনিয়াতে) তাঁর বান্দাদের প্রতি (সাধারণত) দয়ালু। (এ সাধারণ দয়াবশত তিনি সবাইকে রিযিক**াদেন, স্বাছ্য ও সৌন্দর্য দা**ন করেন। এতে উপযোগিতার ও রহস্যের ভিত্তিতে কমবেশীও হয়।) তিনি যাকে (যে পরিমাণ) ইচ্ছা, রিযিক দান করেন। কিন্তু রিষিক সবাইকেই দেন। ইহকালে এ দয়া দেখে মনে করা যে, তাদের তরীকা সত্য এবং পরকালেও এরূপ দয়া হবে— এটা পরিষ্কার ধোঁকা। সেখানে তাদের কুকর্মের শান্তি হবে। এ আযাব দেওয়া অসম্ভব নয়, কেননা, তিনি প্রবল, পরাক্রমশালী। (তাদের সকল অনিষ্টের মূল ইহকালীন ধন-সম্পদের গর্ব। তাদের উচিত এ থেকে বিরত হয়ে পরকালের চিন্তা করা , কেননা) যে কেউ পর্কালের ফসল কামনা করে, আহি তার সে ফসল বাড়িয়ে দেব। ( সৎকর্ম হল ফসল এবং সওয়াব হল তার ফল। 'বাড়িয়ে দেয়া' মানে বহন্তপ সওয়াবু দেওয়া। যেমন কোরআনে বলা হয়েছে, একটি সৎকর্মের বিনিময়ে দশগুণ সওয়াব দেওয়া হবে। আর, যে ইহকালের ফসল কামনা করে (অর্থাৎ যাকতীয় চেল্টা-চরিত্র দুনিয়ার ভোগসভার লাভের লক্ষ্যে করে এবং পরকালের জন্য কিছুই করে

### তফসীরে মা'আরেফুল-কোরজান ।। সপ্তম খণ্ড

না), আমি তাকে (ইচ্ছা করলে) কিছু দিয়ে দেব এবং পরকালে তার কোন অংশ নেই। (কেননা পরকালে অংশ পাওয়ার জন্য ঈমান শর্ত, যা তাদের মধ্যে নেই।)

### ছানুষ্টিক ভাতব্য বিষয়

ষ্ট ক্রিট ক্রিট ক্রিট ক্রিট করিছেন বিরুদ্ধ করেছেন প্রানু এবং মুকাতিল করেছেন 'পরালু' এবং মুকাতিল করেছেন 'অনুগ্রহকারী'।

হযরত মুকাতিল বলেন, আরাহ্ তা'আলা সমস্ত বান্দার প্রতিই দয়ালু। এমনকি কাফির এবং পাপাচারীর উপরও দুনিয়াতে তাঁর নিয়ামত ব্যিত হয়। বান্দাদের প্রতি আরাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ ও কৃপা অসংখ্য প্রকার। তাই তফসীরে কুরতুবী المنافئة শব্দের অনেক অর্থ বর্ণনা করেছেন। স্বগুলোর সারম্মই দয়ালু ও অনুগ্রহকারী।

আলাহ্ তা'আলার রিযিক সমগ্র সৃষ্টির জন্য ব্যাপক। ছলে ও জলে বসবাসকারী ষেসব জন্ত সম্পর্কে কেউ কিছুই জানে না, আলাহ্র রিযিক তাদের কাছেও পৌছে। আরাতে যাকে ইচ্ছা রিষিক দেন, বলা হয়েছে। এ সম্পর্কে তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, আলাহ্ তা'আলার রিষিক অসংখ্য প্রকার। জীবনধারণের উপযোগী রিষিক সবাই পায়। এরপর বিশেষ প্রকারের রিষিক বণ্টনে তিনি ভিন্ন স্তর ও মাপ রেখেছেন। কাউকে ধন-সম্পর্দের রিষিক অধিক দান করেছেন। কাউকে স্বাস্থ্য ও শক্তির, কাউকে ভান ও মারিফতের এবং কাউকে অন্যান্য প্রকার রিষিক দিয়েছেন। এভাবে প্রত্যেক মানুষ অপরের মুখাপেক্ষীও থাকে এবং এই মুখাপেক্ষিতাই তাদেরকে পারস্পরিক সাহাষ্য ও সহযোগিতায় উদ্ভা করে, যার উপর মানব সভ্যতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত।

হষরত জা'ফর ইবনে মুহাম্মদ (র.) বলেন, রিষিকের ব্যাপারে বান্দাদের প্রতি আলাহ্ তা'আলার দরা ও অনুকম্পা দু'রকম। এক—তিনি কাউকে তার সারা জীবনের রিষিক একযোগে দান করেন না। এরাপ করলে তার হেফাষত দুরাহ হয়ে পড়ত এবং শত হেফাষতের পরেও তা পচা-গলা থেকে নিরাপদ থাকত না।—( মাযহারী )

একটি পরীক্ষিত জামলঃ মওলানা শাহ্ আবদুল গণী ফুলপুরী (র.) বলেন, হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ্ (র.) থেকে বণিত আছে, যে ব্যক্তি সকাল ও সন্ধায় সত্তর বার القوى العزيز আয়াতটি الله لطبغت পর্যন্ত নিয়মিত পাঠ করবে, সেরিষিকের অভাব-অনটন থেকে মুক্ত থাকবে। তিনি আরও বলেন, এটি বহল পরীক্ষিত আমল।

اَمْ لَهُمْ شُكُكُوا شُرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ اللهُ

# وَلُؤِلَا كَلِمُ أَ الْفَصْرِلِ لَقُضِى بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظّلِمِيْنَ لَهُمْ عَدَابُ الظّلِمِيْنَ لَهُمْ عَدَابُ الْفِيرِيْنَ الْفَلْمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِتَا كُسَبُوا وَهُو وَاقِمُ عَدَابُ اللّهِ الْفَيْدُ وَمَنْ الْمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحٰتِ فِي رَوْضَلْتِ الْجَنْتِ لَهُمْ مَا اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَفُورُ شَكُورُ فَ حَسَنَةً نَزِدُ لَكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَفُورُ شَكُورُ فَ حَسَنَةً نَزِدُ لَكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَفُورُ شَكُورُ فَ حَسَنَةً نَزِدُ لَكُ اللّهُ اللّهُ عَفُورُ شَكُورُ فَ حَسَنَةً نَزِدُ لَكُ

(২১) তাদের কি এমন শরীক দেবতা আছে, যারা তাদের জন্য সে ধর্ম সিদ্ধ করেছে, যার অনুমতি আলাহ্ দেননি? যদি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না থাকত, তবে তাদের ব্যাপারে করসালা হয়ে যেত। নিশ্চর যালিমদের জন্য রয়েছে যত্তগাদারক শান্তি। (২২) আপনি কাফিরদেরকে তাদের কুতেকর্মের জন্য ভীতসম্ভব্ত দেখনেন। তাদের কর্মের শান্তি অবশ্যই তাদের উপর পতিত হবে। আর যারা মুশ্মন ও সংকর্মী, তারা জালাতের উদ্যানে থাকবে। তারা যা চাইবে, তাই তাদের জন্য তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে। এটাই বড় পুরভার। (২৩) এরই সুসংবাদ দেন আলাহ্ তার সেসব বান্দাকে, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সংকর্ম করে। বলুন, আমি আমার দাওয়াতের জন্য তোমাদের কাছে কেবল আত্মীয়তাজনিত সৌহার্দ্য চাই। যে কেউ উত্তম কাজ করে, আমি তার জন্য ভাতে পুণ্য বাড়িয়ে দেই। নিশ্চয় আলাহ্ ক্ষমাকারী, ওণপ্রাহী।

### তফসীরের সার সংক্ষেপ

সেত্য ধর্ম তো আলাহ্ তা'আলা নির্ধারিত করেছেন; কিন্তু তারা এটা মানে না। তবে) তাদের কি (খোদারীতে) শরীক কোন দেবতা আছে, যারা তাদের জন্য সে কর্ম সিদ্ধ করেছে, যার অনুমতি আলাহ্ দেননি? (উদ্দেশ্য এই যে, এমন কোন সঙা নেই, যার নির্ধারিত ধর্ম আলাহ্র বিরুদ্ধে ধর্তব্য হতে পারে।) যদি (আলাহ্র পক্ষ থেকে অর্থাৎ এই পাপিচদের প্রকৃত আযাব মৃত্যুর পরে হবে বলে) চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না থাকত, তবে (দুনিয়াতেই কার্যত) তাদের ফয়সালা হয়ে যেত। নিশ্চয় (পরকাল এই) যালিমদের জন্য রয়েছে যল্পাদায়ক শান্তি। (সেদিন) আপনি কাফিরদেরকে

তাদের কৃতকর্মের ( শান্তির আশংকার) কারণে ভীতসক্তম্ভ দেখবেন। তা (অর্থাৎ সে শান্তি) তাদের উপর (অবশ্যই) পতিত হবে। (এ হচ্ছে কাফিরদের অবস্থা,) আর যারা মু'মিন ও সৎক্মী, তারা জালাতের উদ্যানে ( অবস্থান করতে) থাকবে। (জামাতের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। প্রত্যেক স্তরই একটা জামাত। প্রতি স্তরে বহু উদ্যান রয়েছে। এসব কারণে শব্দটিকে বহুবচন আনা হয়েছে। বিভিন্ন মর্তবা অনুযায়ী জালাতীরা বিভিন্ন ভরে থাকবে।) তারা যা চাইবে, তাই তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে। এটাই বড় পুরস্কার। এরই সুসংবাদ দেন আল্লাহ্ তার সে বান্দাকে, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম সম্পাদন করে। ( কাঞ্চিররা পূর্ণ বিষয়বন্ত শেষ করার আগে কাঞ্চিরদেরকে মধ্যবর্তী থাকেয় এক হাদয়গ্রাহী বিষয়বন্ত শোনাবার আদেশ করা হচ্ছে : ) আপনি (তাদেরকে ) বলুন, জামি ভোমাদের কাছে আত্মীয়তাজনিত সৌহার্দা ব্যতীত অন্য কিছু চাই না। (অর্থাৎ এতটুকুই চাই যে, তোমরা আত্মীয়তার অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখ। এটা কি আত্মীয়তার অধিকার নয় যে, তোমরা তড়িছড়ি আমার প্রতি শলুতা পোষণ না কর; শান্ত মনে আমার পূর্ণ কথা তন এবং সতোর কণ্টি পাথরে যাচাই কর? সঙ্গত হলে মেনে নাও, সন্দেহ থাকলে দূর করে নাও। ভ্রান্ত হলে আমাকে বুঝিয়ে দাও। মোটকথা, সবই গুড়েচ্ছার মনোভাব সহকারে হওয়া উচিত। আগপাছ না দেখে উত্তেজিত হওয়া উচিত নয়। অতপর মু'মিনদের জন্য সুসংবাদের পরিশিল্ট বণিত হয়েছে—) যে কেউ উত্তম কান্ধ করে, আমি ভার জন্য পুণ্য বাড়িয়ে দেই (অর্থাৎ প্রকৃত প্রাপ্য অপেক্ষা অধিক সওয়াব দিয়ে দেই)। নিশ্চয় আলাত্ তা'আলা (অনুগত বান্দাদের পাপ) ক্ষমাকারী (এবং তাদের সংকর্মের ব্যাপারে) ওণগ্রাহী ( সওয়াবদানকারী )।

### আনুষরিক ভাতব্য বিষয়

এ আয়াতের তফসীর অধিকাংশ তফসীরবিদ থেকেই বণিত রয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, তোমাদের সবার কাছে আমার আসল হক এই যে, তোমরা আমার রিসালতকে বীকৃতি দাও এবং নিজেদের সৌভাগ্য ও সাফল্যের জন্য আমার আনুগত্য কর। তোমরা এটা না করলে আমার বলার কিছু নেই। কিন্তু আমার একটি মানবিক ও পারিবারিক হকও রয়েছে, যা তোমরা অস্বীকার করতে পার না। তোমাদের অধিকাংশ গোরে আমার আত্মীয়তা রয়েছে। আত্মীয়তার অধিকার ও আত্মীয় বাৎসল্যের প্রয়োজন তোমরা অস্বীকার কর না। অতএব আমি তোমাদের শিক্ষা, প্রচার ও কর্ম সংশোধনের যে দারিত্ব পালন করি, এর কোন পারিশ্রমিক তোমাদের কাছে চাই না। তবে এতটুকু চাই যে, তোমরা আত্মীয়তার অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখ। মানা না মানা তোমাদের ইচ্ছা। কিন্তু শক্ষুতা প্রদর্শনে তো কমপক্ষে আত্মীয়তার সম্পর্ক প্রতিবন্ধক হওয়া উচিত।

বলা বাহন্য, আত্মীয়তার অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাধা স্বয়ং তাদেরই কর্তব্য ছিল। একে কোন শিক্ষা ও প্রচারকার্যের পারিশ্রমিক বলে অভিহিত করা যায় না। আয়াতে একে রূপক অর্থে পারিশ্রমিক বল। হয়েছে। অর্থাৎ আমি তোমাদের কাছে এটাই চাই। এটা প্রকৃতপক্ষে কোন পারিশ্রমিক নয়। তোমরা একে পারিশ্রমিক মনে করলে ভুল হবে। এ বাক্যের নমীর দুনিয়ার প্রত্যেক ভাষাতেই বিদ্যমান রয়েছে। কবি মুতানাকী বলেন ঃ

### و لا عيب نيهم غيران سيو نهم + بهن فلول من تراع الكتاكب

অর্থাৎ কোন এক গোরের বীরত্ব প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তাদের মধ্যে এছাড়া কোন দোষ নেই যে, অহরহ যুদ্ধ ও মারামারির কারণে তাদের তরবারিতে দাঁত স্ভিট হয়ে গেছে। বলাবাহল্য, বীরের জন্য এটা কোন দোষ নয় বরং নৈপুণ্য। জনৈক উদু কবি বলেনঃ — তাল বিশ্বভারে গুণকে দোষরাপে ব্যক্ত করে নিজের নির্দোষতাকে বড় করে দেখিরেছেন।

সারকথা এই যে, আত্মীয়বাৎসল্য বাস্তবে পারিশ্রমিক নয়। কাজেই আমি এছাড়া তোমাদের কাছে আর কিছুই চাই না।

বুখারী ও মুসলিমে আলোচ্য আয়াতের এ তক্ষসীরই হয়রত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বলিত রয়েছে। যুগে যুগে পরগম্বরগণ নিজ নিজ সম্পুদায়কে পরিক্ষার ভাষায় বলে দিয়েছেন, আমি তোমাদের মঙ্গলার্থ যে প্রচেম্টা চালিয়ে যাচ্ছি, তার কোন বিনিময় তোমাদের কাছে চাই না। আমার প্রাপ্য আল্লাহ্ তা'আলাই দেবেন। অতএব রসূলুলাহ্ (সা.) সকলের সেরা পরগম্ব হয়ে ক্ষাতির কাছে কেমন করে বিনিময় চাইবেন?

ইমাম শা'বী বলেন, আমি এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে জিঞাসিত হয়ে হযরত ইবনে আব্যাসের কাছে পত্ন লিখলে তিনি জওয়াবে লিখে পাঠালেনঃ

ان رسول الله على الله عليه وسلم كان وسط الناس في قريش ليس بطن من بطونهم الاوقد ولدولا نقال الله تعالى قا انى لا سكلكم اجراعلى ما ادعوكم عليه الاالمودة في القربي تودوني لقرابتي منكم و تحفظو في بها \_

রস্লুলাহ্ (সা) কোরায়শদের যে গোরের সাথে সম্পর্ক রাখতেন, তার প্রত্যেকটি নাখা-পরিবারের সাথে তাঁর আত্মীয়তার জন্মগত সম্পর্ক বিদামান ছিল। তাই আলাহ্ বলেছেন, আপনি মুশরিকদেরকে বলুন, দাওয়াতের জন্য আমি তোমাদের কাছে কোন বিনিময় চাই না। আমি চাই, তোমরা আত্মীয়তার খাতিরে আমাকে তোমাদের মধ্যে জ্বাধে থাকতে দাও এবং আমার হেকাষত কর। — (রাছল-মাণ্ডানী)

ইবনে জরাব প্রমুখ আরও বর্ণনা করেন ঃ

### یا توم اذا ا بیتم ان تتابعونی فاحفظو اترابتی منکم و لالکون غیر کم من العرب اولی بحفظی و نصرتی منکم

হে আমার সম্পুদায়, তোমরা যদি আমার অনুসরণে অস্বীকৃতিও ভাপন কর, তবুও তোমাদের সাথে আমার যে আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে অন্তত তার প্রতি তো লক্ষ্য রাখবে। আরবের অন্যান্য লোক আমার হেক্ষাযত ও সাহায্যে অপ্রণী হলে তোমাদের জন্য গৌরবের বিষয় হবে না।—(রাহল-মা'আনী)

হ্যরত ইবনে আব্বাস থেকেই আরও বণিত আছে যে, এ আয়াতটি নাষিত্র হলে কেউ কেউ রসূলুয়াহ্ (সা)-কে জিভেস করল, আগনার আত্মীয় কারা? তিনি বললেন, আলী, ফাতেষা ও তাদের সন্তান-সন্ততি। এ রেওয়ায়েতের সনদ খুব দুর্বল। তাই সুমূতী ও হাফেষ ইবনে হাজার প্রমুখ একে অগ্রাহ্য বলেহেন। এছাড়া এই রেওয়ায়েতের অর্থ এই যে, আমি আমার কাজের বিনিময়ে তোমাদের কাছে এতটুকু চাই যে, তোমরা আমার সন্তান-সন্ততির প্রতি লক্ষ্য রাখ। এটা পয়গম্বরগণ বিশেষত সেরা ও শ্রেষ্ঠ পয়রাম্বরের উপযুক্ত কথা হতে পারে না। সুতরাং সঠিক তফসীর তাই, যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। রাফেয়ী সম্পুদায় এ রেওয়ায়েত কেবল পছক্ষই করেনি, এর উপর বিরাট বিরাট আশার দুর্গও রচনা করেছে, যা সম্পূর্ণ ভিডিহীন।

নবী পরিবারের সম্মান ও মহক্ষতঃ উপরে এতটুকুই বলা হয়েছে যে, আলোচ্য আয়াতে রস্লুল্লাহ্ (সা) নিজের কাজের বিনিময়ে জাতির কাছে স্থীয় সন্থানদের প্রতি মহক্ষত প্রদর্শনের আবেদন করেননি। এর অর্থ এই নয় যে, রস্লুল পরিবারের মাহাদ্মা ও মহক্ষত কোন ওরুত্বের অধিকারী নয়। যে কোন হতভাগা পথপ্রস্ট বাজিই এরাপ ধারণা করতে পারে। সত্য এই যে, রস্লুল্লাহ্ (সা)-র সম্মান ও মহক্ষত সবকিছুর চাইতে বেশী হওয়া আমাদের ঈমানের অঙ্গ ও ভিডি। অতপর রস্লুল্লাহ্ (সা)-র সাথে যার যত নিকট সম্পর্ক আছে, তার সম্মান ও মহক্ষত এবং সে অনুপাতে জরুরী হওয়া অপরিহার্য। ঔরসজান্ত সন্থান স্বাধিক নিকটবর্তী আন্ধীয়। ভাই তাদের মহক্ষত নিশ্চিতরাপে ঈমানের অঙ্গ। কিন্ত এর অর্থ এই নয় যে, বিবিগণ ও অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামকে সম্পূর্ণরাপে ভুলে যেতে হবে, অথচ তাদেরও রস্লুল্লাহ্ (সা)-র নৈকট্য ও আন্মীয়তার বিভিন্নরূপে সম্পর্ক রয়েছে।

সারকথা এই যে, নবী পরিবার ও নবী বংশের মহব্বত নিয়ে কোন সময় মুসল-মানদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়নি। সর্বসম্মতিক্রমে তাঁদের মহব্বত জপরিহার্য। তবে বিরোধ সেখানে দেখা দেয়, যেখানে অন্যদের সম্মানে আঘাত হানা হয়। নতুবা রসূলুলাহ্ (সা)-র বংশধর হিসেবে যত দূর সম্পর্কের সৈয়দই হোক না কেন, তাঁদের মহব্বত ও সম্মান সৌভাগ্য ও সওয়াবের কারণ। আনেকেই এ ব্যাপারে শৈথিল্যের পরিচয় দিতে গুরু করলে হযরত ইমাম শাফেয়ী (র.) কয়েক লাইন কবিভায় তাদের

তীর নিন্দা করেছেন। তাঁর কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত হল। এতে প্রকৃতপক্ষে তিনি অধিকাংশ আলিমের মতাদর্শই তুলে ধরেছেনঃ

یا را کها تنف بالهجمب من منی و اهتف بساکن خیفها و النا هف سحوا اذا فا فی الحجیم الی منی فیفا که کمتمام الفوات الفائی فیفا کهای و نیفا هب ال محمد فیشهد الثبقالان انی وافقی

হে অশ্বারোহী, তুমি মুহাস্সাব উপত্যকার অদ্রে দাঁড়িয়ে যাও। প্রত্যুষে যথন হাজীদের স্নোত সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের ন্যায় মীনার দিকে রওয়ানা হবে, তখন সেখান-কার প্রত্যেক বাসিদ্যা ও পথচারীকে ডেকে তুমি ঘোষণা কর, যদি কেবল মুহাম্মদ (সা)-এর বংশধরের প্রতি মহক্ষত রাখনেই মানুষ রাফেষী হয়ে যায়, তবে বিশ্বজগতের সমস্ত জিন ও মানব সাক্ষী থাকুক, আমিও রাফেষী।

آمْرِيَّهُوْلُوْنَ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبُّ وَإِنْ يَنْتُوا اللهُ يَخْرِمْ عَلَى اللهُ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِيهِ وَانَّهُ عَلَى الْحَقَّ بِكَلِيهِ وَانَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِيهِ وَانَّهُ وَاللهِ عَلَيْهُمْ بِذَاتِ الطَّهُ وُرِقَ هُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عَلَى التَّوْبَةَ عَنْ اللهُ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ فَ وَيَسْتَجِيْبُ عِبَادِهِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ فَ وَيَسْتَجِيْبُ وَيَهُو يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ فَ وَيَسْتَجِيْبُ اللهِ السِّلِحِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ فَ وَيَسْتَجِيْبُ اللهِ السَّلِي السَّلِي اللهُ السَّلِي اللهُ السَّلِي اللهُ السَّلِي اللهِ اللهِ السَّلِي اللهُ السَّلِي اللهِ السَّلِي اللهُ السَّلِي اللهُ السَّلِي اللهُ السَّلِي اللهُ السَّلِي اللهُ اللهُ السَّلِي اللهُ السَّلِي اللهُ السَّلِي اللهُ السَّلِي السَّلِي اللهُ السَّلِي اللهُ السَّلِي السَّلِي اللهُ السَّلِي اللهُ السَّلِي اللهُ السَّلِي السَّلِي اللهُ السَّلِي اللهُ السَّلِي السَّلِي اللهُ السَّلِي اللهُ السَلِي السَّلِي السَّلِي السَلِي السَّلِي السَّلَالِي السَّلِي السَلِي السَّلِي السَلِي السَلِي السَلِي السَّلِي السَّلِي السَلْمُ السَلِي السَلِي السَلِي السَلَّلِي السَلَّلَيْ السَلَّلَةُ السَلَّةُ السَلِي السَلَّلِي السَلِي السَلَّلَي السَلِي السَلِي السَلِي السَلَّلَي السَلَّلَيْ السَلَّلَي السَلِي السَلَّلِي السَلَّلَي السَلَّلَي السَلَّلَةُ السَلِي السَلِي السَلَّلَةُ السَلِي السَلَي السَلِي السَلِي السَلِي السَلَّلِي السَلِي السَلِي السَلْمُ ال

<sup>(</sup>২৪) নাকি তারা একথা বলে যে, তিনি জালাহ্র বিরুদ্ধে মিখ্যা রটনা করেছেন? জালাহ্ ইচ্ছা করলে জাপনার জন্তরে মোহর এঁটে দিতেন। বস্তুত তিনি মিখ্যাকে মিটিয়ে দেন এবং নিজ বাক্য থারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন। নিশ্চয় তিনি জন্তর-নিহিত বিষয় সম্পর্কে সবিশেষ ভাত। (২৫) তিনি তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করেন, গাপসমূহ মার্জনা করেন এবং ডোমাদের কৃত বিষয় সম্পর্কে অবস্তুত রয়েছেন। (২৬) তিনি

মু'মিন ও সৎকর্মীদের দোয়া শোনেন এব ং তাদের প্রতি দ্বীয়া অনুগ্রহ বাড়িয়ে দেন। **ভার** কাফিরদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তারা কি (আপনার সম্পর্কে) বলে যে, তিনি আল্লাহ্র বিরুদ্ধে মিখ্যা রটনা করেছেন ( অর্থাৎ নবুয়ত ও ওহী সম্পর্কে মিথ্যা দাবী উত্থাপন করেছেন ? তাদের এ উজিই মিখ্যা অপবাদ। কেননা, আপনার মুখে আল্লাহ্র অলৌকিক কালাম জারি হয়েছে, যা নবী ব্যতীত ব্লারও মুখে জারি হতে পারে না। আপনি রিসালতের দাবীতে সত্যবাদী না হলে আল্লাহ্ এই কালাম আপনার মুখে জারি করতেন না। সেমতে) আল্লাহ্ ( এই ক্ষমতা রাখেন যে, ) ইচ্ছা করলে তিনি আপনার অন্তরে মোহর এঁটে দিতেন (এবং এই কালাম আপনার অন্তরে জারি হত না, বরং ছিনিয়ে নেয়া হত এবং আপনি বিস্মৃত হতেন। এমতাবস্থায় তা মুখে প্রকাশ পেত না।) আদ্ধাহ্ মিথাাকে (অর্থাৎ নবুয়তের মিথাা দাবীকে) মিটিয়ে দেন ( চালু হতে দেন না, অর্থাৎ মিথ্যা দাবীদারের হাতে মোজেয়া প্রকাশ পায় না) এবং ( নবুয়তের) সত্য (দাবী)-কে আপন নির্দেশাবলী দারা প্রতিষ্ঠিত (ও প্রবল) করেন। (সুতরাং আপনি সতাবাদী ও তারা মিথ্যাবাদী 🕂 যেহেতু) তিনি ( অর্থাৎ আল্লাহ্) অন্তনিহিত বিষয় সম্পর্কেও সবিশেষ জাত। (ুমুখের উজি ও অঙ্গ-স্থতাঙ্গের কর্ম সম্পর্কে তো আরও ভাত 🗕 সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা তাদের বিশ্বাস, উজি ও কর্ম সম্পর্কে জানেন এবং এওলোর কারণে শাস্তি দেবেন। তবে যারা কুষ্ণর ও কুকর্ম থেকে তওবা কর্বে, তাদেরকে ক্ষমা করবেন। কেননা, তাঁর আইন এই যে,) তিনি তাঁর বান্দাদের তওবা (শর্ত অনুযায়ী হলে) কবুল করেন, (তওবার বরকাতে) অতীত পাপসমূহ মার্জনা করেন এবং তোমরা যাকর, তা (সবই) জানেন। 🗒 (সুতরাং তওবা খাঁটি কি না তাও তিনি জানেন। যে ব্যক্তি তওবার মাধ্যমে মুসলমান হয়, তার সেস্ব ইবাদত কর্জ হবে যা পূর্বে কর্ল হত না। কেননা,) তিনি মুন্মিন ও সংক্রমীদের ইবাদত (রিয়ার উদ্দেশ্যে করা নাহলে) কবুল করেন ( অর্থাৎ ইবাদতের সওয়াব দেন) এবং ( প্রাপ্য সওয়াব ছাড়াও) তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে অধিকতর (সওয়াব) দান করেন (পক্ষান্তরে) যারা কাষ্ণির তাদের জন্য (নির্ধারিত) রয়েছে কঠোর শান্তি।

### আনুষ্টিক ভাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে আয়াহ্ তা'আলা রস্লুয়াহ্ (সা)-র নবুয়ত, রিসালত ও কোরআনকে লাভ ও আয়াহ্র বিরুদ্ধে অপপ্রচার আখ্যা দান-কারীদেরকে একটি সাধারণ নীতি বর্ণনা করে জওয়াব দিয়েছেন। নীতিটি এই যে, প্রগম্বরের মু'জিয়া ও যাদুকরের যাদু—এ দুই এর মধ্যে কোনটিই আয়াহ্র ইচ্ছা ব্যতিরেকে কিছু করতে পারে না। আয়াহ্ তা'আলাই স্বীয় অনুগ্রহে প্রগম্বরগণের

নবুয়ত সপ্রমাণ করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে মু'জিষা দান করেন। এতে পয়গম্বরের কোন এম্ভিয়ার থাকে না।

এমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা যাদুকরদের যাদুকেও পরীক্ষার ভিতিতে চালু হতে দেন। কিন্তু যাদু ও মু'জিয়ার মধ্যে এবং যাদুকর ও পরগন্ধরের মধ্যে পার্থক্য করার জন্য তিনি এই নীতি নির্ধারণ করেছেন যে, যে ব্যক্তি মিছামিছি নবুয়ত দাবী করে, তার হাতে কোন যাদুও সফল হতে দেন না, নবুয়ত দাবী করার পূর্ব পর্যন্তই তার যাদু কার্যকল্ম হয়ে থাকে।

প্রভারের আলাহ যাকে নবুয়ত দান করেন, তাঁকে মু'জিয়াও দেন এবং সমুজ্বল করেন। এভাবে স্বাভাবিক গতিতেই ভাঁর নবুয়ত সপ্রমাণ করে দেন। এছাড়া স্বীয় কালামের আয়াতের সত্যায়নও নাযিল করেন।

কোরআন পাকও এক মু'জিয়া। সারা বিশ্বের জিন ও মানব এর এক আয়াতের নমুনাও রচনা করতে অক্ষম। তাদের এই অক্ষমতা নবী কর্মীম (সা)-এর আমলেই সপ্রমাণ হয়ে গেছে এবং আজ পর্যন্ত সপ্রমাণ আছে। এমন সুস্পদট মু'জিয়া উপরোজ্ঞ নীতি অনুযায়ী কোন মিথ্যা নবীর পক্ষ থেকে প্রকাশ পেতে পারে না। অভঞ্জব রস্লুলাই (সা)-র ওহী ও রিসালত সম্পর্কিত দাবি সম্পূর্ণ সত্য ও বিস্তন্ধ। যারা একে প্রান্ত ও অপপ্রচার বলে, তারা নিজেরাই বিদ্রান্তি ও অপপ্রচারে বিশ্ত।

বিত্তীয় আয়াতে কাফিরদেরকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, এখনও কুফর থেকে বিরত হও এবং তওবা কর। আলাহ্ তা'আলা পরম দয়ালু। তিনি তওবাকারীদের তওবা কবুল করেন এবং তাদের পাপ মার্জনা করেন।

তওবার স্বরূপঃ তওবার শাব্দিক অর্থ ফিরে আসা। শরীয়তের পরিভাষায় কোন গোনাহ্ থেকে ফিরে আসাকে তওবা বলা হয়। তওবা বিশুদ্ধ ও ধর্তব্য হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত রয়েছে।

এক. বর্তমানে যে গোনাহে লিপ্ত রয়েছে, তা অবিলয়ে বর্জন করতে হবে, দুই. অতীতের গোনাহের জন্য অনুত্রপত হতে হবে এবং তিন. ডবিষ্যতে সে গোনাহ্ না করার দৃঢ় সংকল গ্রহণ করতে হবে এবং কোন ফরষ কাজ ছেড়ে থাকলে তা আদায় অথবা কাষা করতে হবে। গোনাহ্ যদি বান্দার বৈষয়িক হক সম্পর্কিত হয়, তবে শর্ত এই যে, প্রাপক জীবিত থাকলে তাকে সে ধনসম্পদ ফেরত দেবে অথবা মাফ করিয়ে নেবে। প্রাপক জীবিত না থাকলে তার ওয়ারিশদেরকে ফেরত দেবে। কোন ওয়ারিশ না থাকলে বায়তুল মালে জ্মা দেবে। যদি বায়তুলমালও না থাকে অথবা তার বাবছাপনা সঠিক না হয় তবে প্রাপকের পক্ষ থেকে সদকা দেবে। বৈষয়িক নয়, এমন কোন হক হলে—যেমন কাউকে অন্যায়ভাবে জালাতন করলে, গালি দিলে অথবা কারও গীবত করলে যেভাবেই সম্ভবপর হয় তাকে সম্ভল্ট করে ক্ষমা নিতে হবে।

সকল তওবার জনাই আলাহ্র ওয়াঙে গোনাহ্ বর্জন করতে হবে, শারীরিক দুর্বলতা ও অক্ষমতার কারণে গোনাহ্ বর্জন করলে তওবা হবে না। ষাবতীয় গোনাহ্ থেকে তওবা করাই শরীয়তের কাম্য। কিন্তু কোন বিশেষ গোনাহ্ থেকে তওবা করলেও আহ্লে সুন্নতের মতানুষায়ী সে গোনাহ্ মাফ হবে, কিন্তু অন্যান্য গোনাহ্ বহাল থাকবে।

لَاجَمْعِهِمْ إِذَا يُشَاءُ قَدِيْرٌ ﴿ وَهَا أَصَابُهُ كسَبَتُ أَيْدِيكُمُ وَيُعْفُوا عَنْ كَثِبْ إِذِ وَمَمَّا أَنْتُهُ إِلَّا لَمُ مِّنُ دُوْنِ اللهِ مِنُ رَّلِيٍّ وَكَلَّا نَصِ لْبَحْرِ ݣَالْأَعْلَامِقْ إِنَّ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّبْجُ فَيُظْلًا رُوَاكِدُ عَلَى ظَهْرِهِ مَانَ فِي ذَٰلِكُ لَا بَيْنِ رِبُكُلِ صَبَارٍ شَكُورٍ ﴿ أَوْ فِي الْمِينِيَّاء مَا لَهُمْ مِنْ مُجِيْدٍ

(২৭) যদি আল্লাহ্ তাঁর সকল বান্দাকে প্রচুর রিষিক দিতেন, তবে তারা পৃথিবীতে বিপর্ষর সৃতিই করত। কিন্তু তিনি যে পরিমাণ ইচ্ছা সে পরিমাণ নাষিল করেন। নিশ্চর তিনি তাঁর বান্দাদের খবর রাখেন ও সবকিছু দেখেন। (২৮) মানুষ নিরাশ হয়ে যাওয়ার পরে তিনিই বৃতিই বর্ষণ করেন এবং খীয় রহমত ছড়িয়ে দেন। তিনিই কার্যনির্বাহী, প্রশংসিত। (২৯) তাঁর এক নিদর্শন নভামগুল ও ভূমগুলের সৃতিই এবং এতদুভয়ের মধ্যে তিনি যেসব জীব-জন্ত ছড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি যখন ইচ্ছা, এগুলোকে

একর করতে সক্ষম। (৩০) তোমাদের উপর ষেসব বিপদ-জাপদ পতিত হয়, তা তোমাদের কর্মেরই ফল এবং তিনি তোমাদের অনেক পোনাহ্ ক্ষমা করে দেন। (৩১) তোমরা
পৃথিবীতে পলায়ন করে জালাহ্কে জক্ষম করতে পার না এবং জালাহ্ ব্যতীত তোমাদের
কোন কার্যনির্বাহী নেই, সাহাষ্যকারীও নেই। (৩২) সমুদ্রে ভাসমান পর্বতসম জাহাজসমূহ তার জন্যতম নিদর্শন। (৩৩) তিনি ইচ্ছা করতে বাতাসকে থামিয়ে দেন। তখন
জাহাজসমূহ সমূদ্রপৃঠে নিশ্চল হয়ে পড়ে যেন পাহাড়। নিশ্চয় এতে প্রত্যেক সবরকারী,
কৃতজ্বের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে। (৩৪) জথবা তাদের কৃতকর্মের জন্য সেগুলোকে
ধ্বংস করে দেন এবং জনেককে ক্ষমাও করে দেন। (৩৫) এবং যারা জামার ক্ষমতা
সম্পর্কে বিতর্ক করে, তারা যেন জানে যে, তাদের কোন পলায়নের জায়গা নেই।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(আলাহ্ তা'আলার প্রভাগুণের অন্যতম বিকাশ এই যে, তিনি সমস্ত মানুষকে প্রচুর ধনসম্পদ দেননি, কেননা,) যদি আলাহ্ তা'আলা সমস্ত বান্দাকে (তাদের বর্তমান মনমানসিকতার অবস্থায়) প্রচুর রিষিক দিতেন, তবে তারা পৃথিবীতে (ব্যাপকাকারে) বিপর্ষয় সৃষ্টি করত। ( কারণ, সবাই বিডশালী হলে কেউ কারও মুখাপেক্ষী থাকত না, ফলে কেউ কারও কাছে নতি খীকার করত না।) কিন্তু (তিনি সবাইকে বঞ্চিতও করেননি, বরং) তিনি যতটুকু রিষিক ইচ্ছা করেন, পরিমাণ করে ( প্রত্যেকের জন্য) নাষিত্র করেন। (কেননা,) তিনি তাঁর বান্দাদের (উপযোগিতার) খবর রাখেন, (তাদের অবছা) দেখেন। মাবুষ নিরাশ হয়ে ধাওয়ার পর তািন ( মাঝে মাঝে) বৃষ্টি বর্ষণ করেন, এবং স্থীয় রহমত (এর চিহ্ন পৃথিবীতে) ছড়িয়ে দেন। ( উদ্ভিদ, ফলমূল ইত্যাদি রহমতের চিহ্ন।) তিনি (সবার) কার্যনির্বাহী, (এবং এ কারণে) প্রশংসার যোগ্য। তাঁর (কুদরতের) এক নিদর্শন নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল, জীবজন্তর সৃষ্টি, যা তিনি এতদুভয়ের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি (কিয়ামতের দিন) এগুলোকে (পুনরুজ্জীবিত করে) একর করতেও সক্ষম যখন (একরীকরণের) ইচ্ছা করেন। ( তিনি প্রতিশোধ গ্রহণকারী এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমাকারীও বটে। সেমতে ) তোমাদের উপর ( হে গোনাহ্গাররা, ) যেসব বিপদাপদ পতিত হয়, তা তোমাদেরই ( কোন কোন পাপ) কর্মের ফল এবং তিনি অনেক গোনাহ ( উভয় জাহানে অথবা কেবল দুনিয়াতে) ক্ষমা করে দেন। (তিনি যদি সব গোনাছের কারণে ধরপাকড় ওরু করেন, তবে) তোমরা পৃথিবীতে (অর্থাৎ পৃথিবীর কোন অংশে) পালিয়ে গিয়ে জীলাহ্কে অক্ষম করতে পারবে না। (সুতরাং এমতাবভায়) আলাহ্ ব্যতীত ভোমার কোন কার্যনির্বাহী ও সাহায্যকারী হতে পারে না। সমুদ্রে ভাসমান পর্বতসম (উচ্চ) জাহাজসমূহ তাঁর (কুদরতের) অন্যতম নিদর্শন। (অর্থা**ং**াএ**ওলো**র সমুদ্রে চলা আল্লাহ্র অত্যাশ্চর্য কারিগরির দলীল। নতুবা) ডিনি ইচ্ছা করলে বাতাসকে থামিরে দেন। তখন জাহাজসম্হ সমুলপুঠে নিশ্চল হরে পড়ে। ( তারই কাজ বাতাস চালনা করা। বাতাসে ভর করেই জাহাজসমূহ চলে।) নিশ্চয় এতে প্রত্যেক স্কৃত্ত ও

সবরকারীর জন্য (কুদরতের) নিদর্শনাবলী রয়েছে। (সূরা লোকমানে এ রকম বাক্যে এর বিশদ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মোটকথা, তিনি ইচ্ছা করলে বায়ুকে স্তম্প করে জাহাজসমূহকে নিশ্চল করে দেন,) অথবা (তিনি ইচ্ছা করলে প্রবল বাতাস প্রবাহিত করে জারাহীদের সহ) জাহাজসমূহকে তাদের (কুফর ইত্যাদি) কর্মের কারণে ধ্বংস করে দেন এবং জনেককে ক্ষমাও করেন। (অর্থাৎ তাৎক্ষণিকভাবে নিমজ্জিত হয় না) যদিও পরকালে শাস্তি ভোগ করবে এবং (এই ধ্বংসলীলার সময়) আমার ক্ষমতা সম্পর্কে বিতর্ককারীরা যেন জানে যে, (এখন) তাদের আত্মরক্ষার কোন উপায় নেই। (কেননা, এহেন মহা বিপদে তারাও তাদের কম্বিত দেবতাদেরকে জক্ষম মনে করত।)

### আনুষ্ট্রিক ভাতব্য বিষয়

পূর্বাপর সম্পর্ক ও শানে-নুষ্ল ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহে আলাহ্ তা আলা তওহীদ সপ্রমাণ করার জন্য তাঁর অসাধারণ প্রভার উল্লেখ করেছেন, যার মাধ্যমে তিনি বিশ্বজগতকে এক মজবুত ও অটল ব্যবস্থাপনার সূত্রে প্রথিত করে রেখেছেন। উদ্দেশ্য এই ষে, বিশ্বজগতের এই অটল ব্যবস্থাপনা এ বিষয়ের দলীল যে, একজন প্রভাময়, সর্বভ সতা একে পরিচালনা করছেন।

পৃথিবীতে জারিক্ত একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার দিকে ইঙ্গিত করে আলাহ্ তা'আলা এই বিষয়বন্ধর সূচনা করেছেন। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের সাথে এই বিষয়টির সম্পর্ক এই রে, পূর্বের আয়াতসমূহে বিবৃত হয়েছিল, আলাহ্ তা'আলা মু'মিনদের ইবাদত ও দোয়া কবুল করেন। এতে প্রশ্ব দেখা দিতে পারত যে, মুসলমানরা অনেক সময় পাথিব উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য দোয়া করে, কিন্ত তাদের সে উদ্দেশ্য হাসিল হয় না। এরাপ ঘটনা বিরল নয়; বরং প্রায়ই সংঘটিত হতে দেখা যায়। এ খটকার জওয়াব উল্লিখিত আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে দেওয়া হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, মানুষের প্রত্যেকটি বাসনা পূর্ণ হওয়া মাঝে মাঝে স্বয়ং মানুষের ব্যক্তিগত ও সমন্টিগত উপযোগিতার পরিপন্থী হয়ে থাকে। কাজেই কোন সময় কোন মানুষের দোয়া বাহ্যত কবুল না হলে এর পন্চাতে বিশ্বজগতের এমন কিছু স্বার্থ নিহিত থাকে, যা সর্বজ্ঞ ও প্রজাময় প্রভটা ব্যতীত অন্য কেউ জানে না। দুনিয়ার প্রত্যেক মানুষকেই সব রকম রিষিক ও নিয়ামত দান করা হলে দুনিয়ার প্রভাতিত্তিক ব্যবস্থাপনা অচল হয়ে যেতে বাধ্য। ——(তফসীরে-কবীর)

কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে এই বজ্বার সমর্থন পাওয়া যায়। রেওয়ায়েতে আছে য়ে, আলোচ্য আয়াত সেসব মুসলমান সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়; যায়া কাফিরদের ঐশর্মের প্রাচুর্য দেখে নিজেরাও সেরাপ প্রাচুর্যের অধিকারী হওয়ায় বাসনা প্রকাশ করত। ইমাম বগভীর রেওয়ায়েতে সাহাবী খাব্বাব ইবনে আয়ত (রা) বলেন, আমরা যখন বন্-কুরায়য়া, বন্-নুয়ায়ের ও বন্ কায়নুকার অপাধ ধনসম্পদ দেখলাম, তখন আমাদের মনেও ধনাচ্য হওয়ায় বাসনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। এরই পরিপ্রেক্কিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। হয়য়ত উমর ইবনে হরায়স (রা) বলেন, সুফ্ফায় অবভানকারীদের

মধ্যে কেউ কেউ রস্লুলাহ্ (সা)-র কাছে এরপ আকাৎকা প্রকাশ করেছিল যে, আলাহ্ তা'আলা তাদেরকেও বিভশালী করে দিন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।--- (রাহল-মা'আনী)

দুনিয়াতে ঐশর্মের প্রাচুর্য বিপর্যক্ষের কারণ ঃ আয়াতে বলা হয়েছে যে, দুনিয়ার

সব মানুষকে সবরকম রিষিক ও নিয়ামত প্রচুর পরিমাণে দেয়া হলে তাদের পার-স্পরিক হানাহানি সীমা ছাড়িয়ে যেত। কারণ, ধনসম্পদের প্রাচুর্যের কারণে কেউ কারও মুখাপেক্ষী থাকত না এবং কেউ কারও কাছে নতি স্বীকার করত না। অপর-দিকে ধনাচ্যতার এক বৈশিষ্ট্য এই যে, ধন যতই বাড়ে, লোভ-লালসাও ততাই বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে এর অপরিহার্য পরিণতি দাঁড়াত এই যে, একে অপরের সম্পত্তি করায়ত করার জন্য জোরজবরদন্তির প্রয়োগ ব্যাপক হয়ে যেত। মারামারি, কাটাকাটি ও অন্যান্য কুকর্ম সীমা ছাড়িয়ে যেত। তাই আল্লাহ্ তা'আলা সব মানুষকে সব রকম নিয়ামত না দিয়ে এভাবে বন্টন করেছেন যে, কাউকে ধনসম্পদ বেশি দিয়েছেন, কাউকে স্বাস্থ্য ও শক্তি অধিক পরিমাণে যুগিয়েছেন, কাউকে রূপ ও সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন এবং কাউকৈ ভান ও প্রভা অপরের তুলনায় বেশি সরবরাহ করেছেন। ফলে প্রত্যেকেই কোন না কোন বিষয়ে অপরের মুখাপেক্ষী এবং এই পারস্পরিক মুখাপেক্ষিতার উপরই সভ্যতার ভীত প্রতিশ্বিত রয়েছে। وُلْكِ تَنْ يُنْزِلُ بِقَدْ رِمًّا يَشَا مُ বাকোর অর্থও তাই যে, আল্লাহ্ তাঁর নিয়ামতসমূহ বিশেষ পরিমাণে মানুষকে দান করেছেন। এরপুর वात्का देनिण कता हरप्राष्ट् य, आबार् णांआवा अभीक জানেন কারু জন্য কোন্ নিয়ামত উপ্যুক্ত এবং কোন্ নিয়ামত ক্ষতিকর। তাই তিনি প্রত্যেককে তার উপযোগী নিয়ামত দান করেছেন। তিনি যদি কারও কাছ থেকে কোন নিয়ামত ছিনিয়ে নেন, তরে সমগ্র বিশ্বের উপযোগিতার ভিত্তিতেই ছিনিয়ে নেন। এটা মোটেই জরুরী নয় যে, আমরা প্রত্যেক ব্যক্তির উপযোগিতা বুঝতে সক্ষম হব। কারণ, এখানে প্রত্যেকেই তার জ্ঞানের এক সীমিত পরিধির মধ্যে চিদ্বাদ্বাবনা করে। আর আলাহ্ তা'আলার সামনে রয়েছে সমগ্র বিশ্বজগতের অন্তহীন উপযোগিতার ক্ষেত্র। কাজেই তাঁর সমস্ত রহস্য অবগত হওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভবপর নয়। এর একটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দৃষ্টান্ত এই যে, একজন ন্যায়গরায়ণ রাষ্ট্রপ্রধান মাঝে মাঝে ব্যক্তি বিশেষের স্বার্থের পরিপন্থী নির্দেশও জারি করেন। ফলে তারা বিপদাপদের সম্মুখীন হয়ে পড়ে। বিপদে পতিত বাজি যৈহেতু নিজ স্বার্থের সীমিড গণ্ডিতে থেকে চিন্তা করে, তাই রাষ্ট্র-প্রধানের এই পদক্ষেপ তার দৃশ্টিতে অযৌজিক ও অসমীচীন প্রতিপন্ন হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু যার দৃষ্টি গোটা দেশ ও জাতির প্রতি নিবদ্ধ এবং যে মনে করে যে, ব্যক্তি বিশেষের বার্থের এতি লক্ষ্য রেখে গোটা দেশের বার্থকে জ্বলাজনি দেয়া যায় না, সে এই পদক্ষেপকে মন্দ বলতে পারে না। অতএব যে সভা সমগ্র-বিশ্বজগত পরিচ্ছিনা 🌣 করছেন, তাঁর প্রভা ও রহস্য মানুষ কিরাপে পুরোপুরি বুঝতে সক্ষম হবে 🥍 এই

দৃষ্টিকোণে চিন্তা করলে কোন ব্যক্তিকে বিপদাপদে পতিত দেখে মনে যেসব কুধারণা ও জন্ধনা-কন্ধনা সৃষ্টি হয়, সেগুলো আপনা আপনিই উবে যেতে পারে।

এ আয়াত থেকে আরও জানা যায় যে, বিশ্বের সব মানুষই সমান ধন-সম্পদের অধিকারী হোক এটা সম্ভবপর নয়, কাম্যও নয় এবং বিশ্ব ব্যবস্থাপনার স্কিটগত উপযোগিতাও এর পক্ষে নয়। সূরা যুখককের
আয়াতের তফসীরে ইন্শাআল্লাহ এই বিষয়বস্তু সম্পর্কে পুরোপুরি আলোচনা করা হবে।

জালাত ও দুনিয়ার পার্থকাঃ এখানে খট্কা দেখা দিতে পারে যে, জায়াতে তো সমস্ত মানুষকেই সর্বপ্রকার নিয়ামত প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ করা হবে। সেখানে তাতে বিপর্যয় সৃষ্টি হবে না কেন? জওয়াব এই যে, দুনিয়াতে বিপর্যয়ের কারণ ধন-সম্পদের প্রাচুর্যসহ লোভ-লালসার প্রেরণা, যা ধনাচ্যতার সাথে সাথে সাধারণত বৃদ্ধিই পেছে থাকে। এর বিপরীতে জায়াতে তো নিয়ামতসমূহের ব্যাপক বৃষ্টি বর্ষিত হবে, কিন্ত লোভ-লালসা ও অবাধ্যতার প্রেরণা নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হবে। ফলে কোনরূপ বিপর্ষয় দেখা দেবে না। তক্ষসীরের সার-সংক্ষেপে মওলানা থানভী (রহ) 'বর্তমান অবস্থার' কথাটি সংযুক্ত করে এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন—(বয়ানুল-কোরআন)

দুনিয়াতে ধন-সম্পদের প্রাচুর্যের মাধ্যমে লোভ-লালসার প্রেরণা নিশ্চিফ্ করে দেয়া হল না কেন? এখন এই আপত্তি উত্থাপন করা নিশ্চিড্ই অর্থহীন। কেননা, দুনিয়া সৃশ্টির উদ্দেশ্যই ভাল ও মন্দের সমন্বিত একটি বিশ্ব রচনা করা। এটা ব্যতীত জগৎ সৃশ্টির মূল রহস্য—মানুষকে পরীক্ষা করা কিছুতেই সম্ভবপর নয়। সুতরাং দুনিয়াতে মানুষের এসব প্রেরণা নিশ্চিফ্ করে দেয়া হলে দুনিয়া সৃশ্টির আসল লক্ষ্যই অজিত হত না। পক্ষান্তরে জালাতে কেবল কল্যাণই কল্যাণ থাকবে—মন্দের কোন অন্তিম্বই থাকবে না। তাই সেখানে এসব প্রেরণা খত্ম করে দেয়া হবে।

मान्य निताम रात्र जिल्ले । ﴿ الْغَيْثُ مِنْ بَعْدُ مَا قَنَطُوا

তিনিই বৃণ্টি বর্ষণ করেন।) ভূ-পৃঠে পানির তীর প্রয়োজন দেখা দিলে বৃণ্টি বর্ষণ করাই আলাহ্র সাধারণ নিরম। কিন্তু এখানে নিরাশ হওয়ার পর' বলে ইবিত করা হয়েছে বে, মাঝে মাঝে আলাহ্ তা'আলা সাধারণ নিরমের বিপরীতে বৃণ্টি বর্ষণে বিলম্বও করেন। ফলে মানুষ নিরাশ ও হতাশাপ্রস্ত হতে থাকে। এতে প্রীক্ষা হাড়া এ বিষয়ে হঁশিয়ার করাও উদ্দেশ্য থাকে যে, বৃণ্টি ও অনাবৃণ্টি সবই আলাহ্ তা'আলার নিরম্ভণাধীন। তিনি যখন ইচ্ছা মানুষের পাপাচারের কারণে বৃণ্টি বন্ধ করে দেন, যাতে মানুষ তাঁর রহমতের প্রতি মনোনিবেশ করে তাঁর সামনে কাকুতি মিনতি প্রকাশ করে। নতুবা বৃণ্টির জন্য এমন ধরাবাঁধা সময় নির্ধায়িত থাকলে যার চুল পরিমাণ ব্যতিক্রম হয় না, তবে মানুষ একে বাহ্যিক কারণের অনুগামী মনে করে আলাহ্র

কুদরতের প্রতি বিমুখ হয়ে পড়ত। এখানে 'নিরাশ' বলে নিজেদের তদ্বির থেকে নিরাশ হওয়া বোঝানো হয়েছে। নতুবা আল্লাহ্র রহমত থেকে নৈরাশ্য কুফর।

চড়া করতে সক্ষম প্রত্যেক বন্তকে ইন্টি বলা হয়। পরে শব্দটি কেবল জীবজন্ত অর্থে ব্যবহাত হতে গুরু করে। আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা আকাশ ও পৃথিবীতে অনেক চলমান বন্ত সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবীতে চলমান সৃষ্ট বন্ত সম্পর্কে স্বাই অবগত। আকাশে চলমান সৃষ্ট বন্তর অর্থ ফেরেশতাও হতে পারে এবং এমন জীবজন্তও হতে পারে, যা এখনও শ্লানুষের কাছে অবিষ্কৃত হয়নি।

উদ্দেশ্য এই যে, যদিও বিশ্ব-ব্যবস্থার উপযোগিতাবশত আল্লাহ্ তা'আলা সব মানুষকে ধনাচ্যতা দান করেন নি, কিন্তু বিশ্বজগতের ব্যাপক উপকারী বন্তু দারা সব মানুষকেই উপকৃত করেছেন। বৃল্টি, মেঘ, ভূ-পৃষ্ঠ, আকাশ এবং এগুলোর যাবতীয় সৃষ্ট বন্তু মানুষের উপকারার্থে সৃজিত হয়েছে। এগুলো সবই আল্লাহ্র উওহীদ ব্যক্ত করে। এর পর কারও কোন কল্ট হলে তা তার কৃতকর্মের ফলেই হয়। সুতরাং কল্টে পতিত হয়ে আল্লাহ্ তা'আলাকে ভর্ত সনা করার পরিবর্তে তার উচ্চিত নিজের দোষর ট্রী দেখা।

বাক্যের অর্থ তাই। হযরত হাসান থেকে বণিত আছে—এ আয়াত অবতীর্ণ হলে রসূলুরাহ্ (সা) বললেন, সে সভার কসম, যাঁর নিয়ন্ত্রণে আমার প্রাণ, যে ব্যক্তির প্রায়ে কোন কাঠের আঁচড় লাগে, অথবা কোন শিরা ধড়ফড় করে অথবা পা পিছলে যায়, তা সবই তার পোনাহ্র কারণে হয়ে থাকে। আরাহ্ তা'আলা প্রত্যেক পোনাহ্র শাস্তি দেন না, বরং যেসব পোনাহ্র শাস্তি দেন না, সেওলোর সংখ্যাই বেশি। হযরত আশরাফুল-মাশায়েশ বলেন, দৈহিক পীড়া ও কল্ট যেমন গোনাহ্র কারণে হয়, তেমনি আত্মিক ব্যাধিও কোন গোনাহ্র ফলশুন্তিতে হয়ে থাকে। এক গোনাহ্ হয়ে গেলে তা অন্য গোনাহে লিপ্ত হওয়ার কারণ হয়ে যায়। হাফেয ইবনে কাইয়োম 'দাওয়ায়েশফী' গ্রন্থে লিখেন—পোনাহ্র এক নগদ শাস্তি এই য়ে, এর পরেই মানুষ অন্য গোনাহে লিপ্ত হয়ে যায়। এমনিভাবে সৎকর্মের এক নগদ প্রতিদান এই য়ে, এক সৎকর্ম অন্য সৎকর্মের দিকে আকর্ষণ করে।

বায়যাতী প্রমুখ বলেন, এ আয়াত বিশেষভাবে তাদের ক্ষেক্তে প্রযোজ্য, যাদের দারা গোনাত্ সংঘটিত হতে পারে। পয়গম্বরগণ নিষ্পাপ হয়ে থাকেন। অপ্রাণ্ড বয়ক্ক বালক-ৰালিকা ও উন্মাদ ব্যক্তি দারা কোন গোনাত্ হতে পারে না। তারা যদি কোন কচ্ট ও বিপদে পড়ে, তবে তারা এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাদের কচ্টের অন্যান্য করিপ ও রহস্য থাকতে পারে। যেমন মর্যাদা উন্নীত করা ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে এসব রহস্যও মানুষ পূর্ণরূপে জানতে পারে না।

কোন কোন রেওয়ায়েত ছারা প্রমাণিত রয়েছে যে, যেস্ব গোনাহের শান্তি দুনিয়াতে হয়ে যায়, মু'মিন ব্যক্তি সেগুলো থেকে পরকালে অব্যাহতি লাভ করবে। হাকেম ও বগড়ী হয়রত আলীর রেওয়ায়েতে রস্লুলাহ্ (সা)-র এ উল্ভি উদ্ভূত করেছেন।
—(মাযহারী)

<sup>(</sup>৩৬) অতএব তোমাদেরকে যা দেওয়া হয়েছে, তা পাথিব জীবনের ভোগ মার। জার আরাহ্র কাছে যা রয়েছে, তা উৎরুচ্ট ও ছায়ী তাদের জন্য, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও তাদের পালনকর্তার উপর ভরসা করে, (৩৭) যারা বড় গোনাহ ও জনীল কার্য থেকে বেঁচে থাকে এবং ক্রোধান্বিত হয়েও ক্রমা করে, (৩৮) যারা তাদের পালনকর্তার আদেশ মান্য করে, নামায কায়েম করে, পারক্সরিক পরামর্শক্রমে কাজ করে এবং আমি তাদেরকে যে রিষিক দিয়েছি, তা থেকে বায় করে, (৩১) যারা আক্রান্ত হলে প্রতিশোধ গ্রহণ করে। (৪০) আর মন্দের প্রতিফল তো জনুরূপ মন্দই। যে ক্রমা করে ও

ভাগস করে তার পুরস্কার আরাহ্র কাছে রয়েছে; নিশ্চয় তিনি জত্যাচারীদেরকে গছন্দ করেন না। (৪১) নিশ্চয় যে অত্যাচারিত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে, তাদের বিরুদ্ধেও কোন অভিযোগ নেই। অভিযোগ কেবল তাদের বিরুদ্ধে, যারা মানুষের উপর অত্যাচার চলেয়ে এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করে বেড়ায়। তাদের জন্য রয়েছে যরপাদয়েক শাস্তি। (৪৩) অবশ্যই যে সবর করে ও ক্ষমা করে, নিশ্চয় এটা সাহসিকতার কাজ।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(ভোমরা উপরে জনেছ যে, দুনিয়াকামীদের সব আশাই পূর্ণ হয় না এবং তারা পরকাল থেকে বঞ্চিত থাকে, পক্ষান্তরে পরকালকামীরা উন্নতি লাভ করে। আরও ন্তনেছ যে, ধনসম্পদের প্রাচুর্যের পরিপাম ওড নম, প্রায়ই এ থেকে ক্ষতিকর কর্ম জন্মলাভ করে।) অতএব ( প্রমাণিভ হল যে, অভীষ্ট অর্জনের উপযুক্ত স্থান দুনিয়া নক্ষ-পরকাল। তবে দুনিয়ার দ্রাসামগ্রীর মধ্য থেকে) তোমাদেরকে যা দেওয়া হয়েছে, তা (ऋণছায়ী) পাথিব জীবনের ভোগমার। (জীবনাবসানের সাথে সাথে এখনোরও অবসান ঘটবে।) আর আল্লাহ্র কাছে যা (অর্থাৎ পরকালের পুরস্কার ও সওয়াব) আছে, তা (গুণগত দিক দিয়েও) উৎকৃষ্ট এবং (পরিমাণগত দিক দিয়েও) অধিক ছায়ী। (অর্থাৎ সদাসর্বদা থাকবে। সুতরাং দুনিয়ার কামনা বাদ <u>রিয়ে পরকাল কামনা কর। কিন্ত পরকাল অর্জনের জনা ন্যূন্তম শর্ত ঈমান আনা</u> ও কুফর ত্যাগ করা। পরকালের পূর্ণ মর্যাদা লাভ করার জন্য সমস্ত ফরষ ও ওয়াজিব কর্ম সম্পাদন করা ও যাবতীয় গোনাহ্ বর্জন করা জরুরী। নৈকটোর মুর্যাদা লাভ করার জন্য নফল্ল ইবাদত করা এবং উত্তম নয়, এমন বৈধ কর্ম বর্জন করাও পছন্দনীয়। সেমতে পরকালের) এ সওয়াব তাদের জন্য যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও তাদের পালনকর্তার উপর ভরসা করে এবং যারা (বিশেষত) বড় পোনাহ্ ও অন্ত্রীল কার্য থেকে (অধিক) বেঁচে থাকে এবং ক্রোধান্বিত হয়েও ক্ষমা করে এবং যারা তাদের পালনকর্তার আদেশ মান্য করে, নামায কায়েম করে (আল্লাহ্র পক্ষ ্থেকে সুনিদিল্ট বিধান নেই, এমন) কাজ পারস্পরিক পরামর্শক্রমে সম্পাদন করে এবং আমি তাদেরকে যে রিথিক দিয়েছে তা থেকে ব্যয় করে এবং যারা (কোন পক্ষ থেকে) অত্যাচারিত হলে ( প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছা থাকলে) সমান প্রতিশোধ গ্রহণ করে (বাড়াবাড়ি করে না। এরাপ অর্থ নয় যে, ক্ষমা করে না। প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য আমি অনুমতি দিয়েছি যে,) মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দই (ষদি কাজটি গোনাহ্র কাজ না হয়। অতপর প্রতিশোধ গ্রহণের অনুমতি সত্ত্বেও) যে ক্রমা করে ও (পারস্পরিক ব্যাপারে) আপস-নিষ্পত্তি করে, (যার ফলে শন্তুতা বিলু•ত হয়ে বঁজুছী) গড়ে উঠে। তার পুরস্কার (ওয়াদা অনুযায়ী) আলা**ত্**র যিশকার রয়েছে। (ষারা প্রতিশোধ প্রহণে বাড়াবাড়ি করে, তারা স্তনে রাখুক,) নিশ্চয় আল্লান্ তাজালা অত্যাচারীদেরকে গছন্দ করেন না। আর ষে (বাড়াবাড়ি করে না, বরং) অত্যাচারিত হওয়ার গর সমান প্রতিশোধ গ্রহণ করে, তাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। অভিযোগ কেবল তাদের বিরুদ্ধে, মারা মানুষের উপর (গুরুতেই) অত্যাচার চালার (বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের সময়) এবং অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে বিপ্রোহ করে বেড়ায়। (আর এই বিদ্রোহই অত্যাচারের কারণ হয়ে যায়।) তাদের জন্য রয়েছে যত্ত্বণাদায়ক শাস্তি। যে ব্যক্তি (অপরের অত্যাচারে) সবর করে ও ক্ষমা করে দেয়, নিশ্চয় এটা সাহসিকতার কাজ (অর্থাৎ এরাপ করা উত্তম ও বীরত্বের পরিচায়ক)।

### আনুষরিক ভাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে বণিত হয়েছে যে, দুনিয়ার নিয়ামতসমূহ অসম্পূর্ণ ও ধাংসশীল এবং পরকালের নিয়ামতসমূহ পরিপূর্ণ ও চিরন্তন। পরকালের নিয়ামত-সমূহ অর্জনের সর্বপ্রধান শর্ত ঈমান। ঈমান ব্যতিরেকে সেখানে এসব নিয়ামত কেউ লাভ করতে পারবে না। কিন্ত ঈমানের সাথে যদি সৎকর্মও পুরোপুরি সম্পাদন করা হয়, তবে পরকালের নিয়ামত গুরুতেই অজিত হয়ে যাবে। নতুবা গোনাহ্ ও ছুটির শান্তি ভোগ করার পর অজিত হবে। তাই আলোচ্য আয়াতসমূহে সর্বপ্রথম শর্ত বিশ্ব করোর পর অজিত হরেছে। এরপর বিশেষ বিশেষ কর্মের উল্লেখ করা হয়েছে। এওলো ব্যতীত আইন অনুযায়ী পরকালের নিয়ামতসমূহ গুরুতেই পাওয়া যাবে না, বরং গোনাহের শান্তি ভোগ করার পর পাওয়া যাবে। "আইন অনুযায়ী" বলার কারণ এই যে, আলাহ্ তাজালা ইচ্ছা করলে সমন্ত গোনাহ্ মাফ করে গুরুতেই পরকালের নিয়ামতসমূহ মহাপাপীকেও দিতে পারেন। তিনি কোন আইনের অধীন নন। এখন এখানে গুরুত্ব সহকারে উল্লিখিত কর্ম ও ওণাবলী লক্ষ্য করুন:

खश्यम ७१ — على رَبَّهُمْ يَتُوَكُّلُوْنَ — खश्चार সর্বকাজে ও সর্বাবছার পালন-কর্তার উপর ভরসা রাখে। তিনি ব্যতীত অপরকে সত্যিকার কার্যনির্বাহী মনে করে না। দ্বিতীয় ৩৭ — الله يُمْ وَالْغُوا حِشَ जर्थार वाता परिनात खाँक कार्यक्लाপ থেকে বেঁচে থাকে। মহাপাপ তথা কবীরা গোনাহ্ কি, তার বিশদ বিবরণ সূরা নিসায় বণিত হয়েছে।

কৰীরা গোনাহ্সমূহের মধ্যে সমস্ত গোনাহ্ই অন্তর্তু ও । তবে অলীল গোনাহ্কে আলাদা করে বর্ণনা করার তাৎপর্য এই যে, অলীল গোনাহ্ সাধারণ কবীরা গোনাহ্ অপেক্ষা তীব্রতর ও সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় হয়ে থাকে। এর দারা অনারাও প্রভাবত হয়। নির্লক্ষ কাজকর্ম বোঝানের জন্য তি । শব্দ ব্যবহাত হয়। যেমন, ব্যভিচার ও তার ভূমিকাসমূহ। এছাড়া যে সব কুর্কম ধৃচ্টতা সহকারে প্রকাশ্যে করা হয়,

সেগুলোকেও فواحش তথা অলীল বলা হয়। কেননা, এগুলোর কু-প্রভাবও যথেতট তীব্র এবং গোটা মানব সমাজকে কলুষিত করে।

তৃতীয় গুণ—তৃত্বী ক্রিন্তি কুন্তি ক্রিন্তি ক্রিন্তি করে। এটা সকরেরতার উত্তম নমুনা। কেননা, কারও ভালবাসা অথবা কারও প্রতি ক্রোধ যখন প্রবল আকার ধারণ করে, তখন সুস্থ, বিকেকবান ও বৃদ্ধিমান মানুষকেও অন্ধ ও বিধির করে দেয়। সে বৈধ-অবৈধ, সজ্জ-মিথ্যা ও আপন কর্মের পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার যোগ্যতাও হারিয়ে ক্রেলে। কারও প্রতি ক্রোধ হলে সে সাধ্যমত ঝাল মেটানোর চেন্টা করে। আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিন ও সৎকর্মীদের এ গুণ বর্ণনা করেছেন যে, তারা ক্রোধের সময় কেবল বৈধ-অবৈধের সীমায় অবস্থান করেই ক্লান্ত হয় না, বরং অধিকার থাকা সন্তেও ক্ষমা প্রদর্শন করে।

চতুর্থ ওল— है استجا بق السّبة بوا لربهم واقاموا السّلو السّبة بوا لربهم واقاموا السّلو هـ এর অর্জাহর পক্ষ থেকে কোন আদেশ পাওয়া মার্রই বিনা দ্বিধায় তা কবুল করতে ও পালন করতে প্রস্তুত হয়ে যাওয়া। সে আদেশ মনের অনুকূলে হোক অথবা প্রতিকূলে। এতে ইসলামের সকল ফরম কর্ম পালন এবং হারাম ও মাকরাহ কর্ম থেকে বেঁচে থাকা দাখিল রয়েছে। ফরম কর্মসমূহের মধ্যে নামাম সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এর বৈশিল্টাও এই যে, এটা পালন করলে অন্যান্য ফরম কর্ম পালন এবং নিষিদ্ধ বিষয়াদি থেকে বেঁচে থাকারও তওফীক হয়ে যায়। তাই এর উল্লেখ স্বতন্তভাবে করা হয়েছে। বলা হয়েছে ভিন্তু বিভিন্ত বিজ্ঞানপে নামায পড়ে।

প্রক্রম গ্রন্থ তি নির্দ্ধি তি নির্দ্ধি করিক পরামর্গরেক পরামর্গরেক হয় অর্থাৎ যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে শরীয়ত কোন বিশেষ বিধান নির্দিষ্ট করেনি, সেগুলো দ্বীমাংসার কাজে তারা পরস্পর পরামর্শ করে। এখানে নির্দিষ্ট করেনি, সেগুলো দ্বীমাংসার কাজে তারা পরস্পর পরামর্শ করে। এখানে নির্দিষ্ট করেনি, সেগুলো বিষয় অর্থে ব্যবহাত হয়। সূরা আলে ইমরানের পরিভাষায় দ্বা বিশ্বর অর্থাত করসারে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এবং এ কথাও স্পষ্ট করা হয়েছে যে, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারাদি এবং সাধারণ লেন্দেনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি সবই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। ইবনে কাসীর রলেন, রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারাদিতে পরামর্শ গ্রহণ করা গুয়াজিব। ইসলামে রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনও

পরামর্শের উপর নির্ভরশীল করে মূর্খতাযুগের রাজতন্ধ উৎখাত করা হয়েছে। সে যুগের ক্ষমতাসীনর । উত্তরাধিকারসূত্রে একের পর এক রাজত্ব লাভ করত। ইসলাম সর্বপ্রথম একে উৎখাত করে শাসন-ব্যবস্থায় গণতব্বের ভিত্তি স্থাপন করেছে। কিন্তু পশ্চিমা গণতব্বের ন্যায় জনগণকে চালাও ইখতিয়ার না দিয়ে পরামর্শ-পরিষদের উপর কিছু বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে। ফলে ইসলামের রাষ্ট্র-বাবস্থা ব্যক্তিগত রাজতন্ত ও পশ্চিমা গণতব্ব থেকে আলাদা একটি সুষম রাষ্ট্রব্যবস্থার রূপ নিয়েছে। মা'আরেফুল-কোরজ্ঞান দ্বিতীয় খণ্ডে এ সম্পকিত বিস্তারিত বিবরণ দ্রুণ্টব্য।

ইমাম জাসসাস অহিকামুল-কোরআনে বলেন, এ আয়াত থেকে পরামর্শের শুরুত্ব কুটে উঠেছে। এতে আমাদের প্রতি পরামর্শসাপেক্ষে কাজে তাড়াহড়া না করার, নিজস্ব মতকেই প্রাধান্য দিয়ে কাজ না করার এবং ভানী ও সুধীবর্গের কাছ খেকে পরামর্শ নিয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ রয়েছে।

পরামর্শের শুরুত্ব ও পন্থাঃ খতীব বাগদাদী হযরত আলী মুর্তজা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রসুলুল্লাহ্ (সা)-কে জিডেস করলাম, আপনার অবর্তমানে আমরা যদি এমন কোন ব্যাপারের সম্মুখীন হই, যাতে কোরআনের কোন কয়সালা নেই এবং আপনার পক্ষ থেকেও কোন কয়সালা না পাই, তবে আমরা সে ব্যাপারে কি করবং রসুলুল্লাহ্ (সা) জওয়াবে বললেন— اجَمِعُوا لَكَ الْعَا لِحَلَّ لِينَ مِن اَمْنَى مَا اَمْنَى وَ لَا نَقَضُو لَا لِرَاى وَ اَحْدُ وَ الْحُدُ وَالْحُدُ وَ الْحُدُ وَ الْحُدُ وَ الْحُدُ وَالْحُدُ وَالْحُدُ وَ الْحُدُ وَالْحُدُ وَ الْحُدُ وَالْحُدُ وَالْحُو

এ রেওয়ায়েতের কোন কোন ভাষায় الحريث ও قَقَ اللهِ শব্দ বাবহাত হয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, এমন লোকদের কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়া দরকার, যারা ফিকাহ্বিদ অর্থাৎ ধর্মীয় ভানে ভানী এবং তৎসঙ্গে ইবাদতকারীও।

রাহল মা'আনীর প্রস্থকার বলেন, যে পরামর্শ এভাবে না নিয়ে বে-ইলম ও বে-দীন লোকদের কাছ থেকে নেওয়া হয়, তার সুফলের চেয়ে কুফলই বেশি হবে।

বারহাকী বণিত হষরত ইবনে উমরের রেওয়ায়েতে রস্লুল্লাহ্ (সা) বলেন, ষে ব্যক্তি কোন কাজের ইচ্ছা করে তাতে পরামর্শ গ্রহণ করে, আল্লাহ্ তা আলা তাকে সঠিক বিষয়ের দিকে হিদায়ত করবেন। অর্থাৎ যে কাজের পরিণতি তার জন্য মঙ্গল-জনক ও উত্তম, সে কাজের দিকে তার মনের গতি ফিরিয়ে দেবেন। এমনি ধরনের এক হাদীসে ইমাম বুখারী আল-আদাবুল মুফরাদে হষরত হাসান থেকে বর্ণনা করেছেন। তাতে তিনি উল্লিখিত আয়াত তিলাওয়াত করে বলেনঃ

ন্ত্র مانشا و رقوم قط الا هد و الا رشد أمر هم عنه কাজ করে, তখন তাদেরকে অবশ্যই সৃঠিক পথনির্দেশ দান করা হয়।

- 3

এক হাদীসে রসূলুলাহ্ (সা) বলেন, ষতদিন পর্যন্ত তোমাদের শাসকবর্গ তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি হবে, তোমাদের বিত্তশালীরা দানশীল হবে এবং তোমাদের কাজকর্ম পারস্পরিক পরামর্শক্রমে সম্পন্ন হবে, ততদিন ভূ-পৃষ্ঠে তোমাদের বসবাস করা অর্থাৎ জ্বীবিত থাকা ভাল। পক্ষান্তরে যখন তোমাদের শাসকবর্গ মন্দ ব্যক্তি হবে, তোমাদের বিত্তশালীরা কুপণ্ হবে এবং তোমাদের কাজকর্ম নারীদের হাতে নাস্ত হবে—তারা যেভাবে ইচ্ছা কাজ করবে, তখন তোমাদের বসবাসের জন্য ভূ-পৃষ্ঠ অপেক্ষা ভূগভ্টই শ্রেয় হবে জ্বাৎ বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াই উত্তম হবে।——(রাহল মাণ্ডানী)

ষষ্ঠ ৩৭— এইইইই তি অর্থাৎ তারা আল্লাহ্-প্রদত্ত রিষিক থেকে সৎকাজে ব্যয় করে। কর্য যাকাত, নহল দান-খন্নরাত সবই এর অন্তর্ভুক্ত। কোরআনের সাধারণ বর্ণনাপদ্ধতি অনুষায়ী নামাযের সাথে যাকাত ও সদকার উল্লেখ থাকা উচিত ছিল। এখানে নামাযের আলোচনার পরে পরামর্শের বিষয় বর্ণনা করে যাকাতের উল্লেখ করা হয়েছে। এতে সম্ভবত ইঙ্গিত রয়েছে যে, নামাযের জন্য মসজিদ্দ্রসমূহে দৈনিক পাঁচ বার লোকজন সমবেত হয়। পরামর্শসাপেক্ষ বিষয়াদিতে পরামর্শ নেওয়ার কাজেও এ সমাবেশকে ব্যবহার করা যায়।—(রাছল-মাজানী)

अश्वय खन وَ ا لَّذِينَ إِذَا اَ صَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُ وْنَ अश्वय खन

অত্যাচারিত হয়ে সমান সমান প্রতিশোধ গ্রহণ করে এবং এতে সীমালংঘন করে না।
এটা প্রকৃতপক্ষে তৃতীয় গুণের ব্যাখ্যা ও বিবরণ। তৃতীয় গুণ ছিল এই যে, তারা
শগ্রুকে ক্ষমা করে। কিন্তু বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে ক্ষমা করলে অত্যাচার আরও
বেড়ে যায়। তখন প্রতিশোধ গ্রহণই উত্তম বিবেচিত হয়। আয়াতে এরই বিধান
বণিত হয়েছে যে, কোথাও প্রতিশোধ গ্রহণ শ্রেয় বিবেচিত হলে সেখানে সাম্যের সীমা
লংঘন না করার প্রতি লক্ষ্য রাখা জব্দুরী। সীমা লংঘিত হলে প্রতিশোধ গ্রহণও অত্যাচারে
পর্যবসিত হথে। এ কারণেই পরে বলা হয়েছে—

— অর্থাৎ মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দই হয়ে থাকে। তোমার যতটুকু আর্থিক অথবা শারীরিক ক্ষতি কেউ করে, তুমি ঠিক ততটুকু ক্ষতিই তার কর। তবে শুর্ত এই যে, তোমার মন্দ কাজটি যেন পাপকর্ম না হয়। উদাহরণত কেউ তোমাকে বল-পূর্বক মদ পান করিয়ে দিলে তোমার জনা তাকেও বলপূর্বক মদ পান করিয়ে দেওয়া জায়েষ হবে না।

আয়াতে যদিও সমান সমান প্রতিশোধ নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, কিছ
পরে এ কথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে,— فَمَنْ عَفَا وَ أَصَلَمُ فَاجُولًا عَلَى الله
---আর্থাৎ যে ব্যক্তি ক্ষমা করে এবং আপদ-নিস্সতি করে, তার পুরকার আল্লাহ্র

### www.eelm.weebly.com

দায়িছে রয়েছে। এতে নির্দেশ রয়েছে যে, ক্ষমা করাই উত্তম। পরবর্তী দু'আয়াতে এরই আরও বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

ক্ষমা ও প্রতিশোধ প্রহণে সুষম ফরসালাঃ হযরত ইবরাহীম নখরী (র) বলেন, পূর্ববর্তী মনীধিগণ এটা পছন্দ করতেন না যে, মু'মিনগণ পাপাচারী লোকদের সামনে নিজেদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করবেন। ফলে তাদের 'ধৃল্টতা আরও বেড়ে যাবে। তাই যেক্ষেত্রে ক্ষমা করার ফলে পাপাচারীদের ধৃল্টতা বেড়ে যাওয়ার আশংকা থাকে, সেক্ষেত্রে প্রতিশোধ নেওয়াই উত্তম। ক্ষমা করা তখন উত্তম, যখন অত্যাচারী ব্যক্তি অনুতপত হয় এবং তার পক্ষ থেকে অত্যাচার বেড়ে যাওয়ার আশংকা না থাকে। কাষী আব্ বকর ইবনে আরাবী ও কুরতুবী এ নীতিই পছন্দ করেছেন। তাঁরা বলেন, ক্ষমা ও প্রতিশোধ দু'টিই অবস্থাভেদে উত্তম। যে ব্যক্তি অনাচার করার পর লক্ষিত হয়, তাকে ক্ষমা করা উত্তম এবং যে ব্যক্তি স্বীয় জেদে ও অত্যাচারে অটল থাকে, তার ক্ষেত্রে প্রতিশোধ নেওয়াই উত্তম।

বয়ানুল কোরআনে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য দু'আয়াতে খাঁটি
মু'মিন ও সৎকর্মীদের দু'টি বৈশিল্ট্য উল্লেখ করেছেন। এ বাক্যে
বলা হয়েছে যে, তারা ক্রোধের সময় নিজেদেরকে হারিয়ে ফেলে না ; বরং তখনও
ক্রমা ও অনুকম্পা তাদের মধ্যে প্রবল থাকে। ফলে ক্রমা করে দেয়। পক্রাভরে
বলা হয়েছে যে, কোন সময় অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণের
প্রেরণা তাদের মধ্যে জাগ্রত হলেও তারা তাতে ন্যায়ের সীমালংঘন করে না, যদিও
ক্রমা করে দেওয়া উত্তম।

وَمُنْ يُضَلِلُ اللهُ فَمَالُهُ مِنْ وَعَلِي مِنْ بَعْدِهِ ، وَتَرَ الظّلِمِينَ وَكُورَ الظّلِمِينَ وَعَلِي مِنْ بَعْدِهِ ، وَتَرَ الظّلِمِينَ وَكُونَ هَلَ إلى مَرَدٍ مِنْ سَبِيلِ ﴿ وَتَرْبِهُمْ يُعْرَفُونَ مَلَ اللّهِ مَنْ اللّهُ إِلَّ مَنْ وَقَلَ مَنْ وَمَنْ طَرُفِ وَتَرْبَهُمْ يُعْرَفُونَ مَنْ طَرُفِ وَتَرْبَهُمْ يُعْرَفُونَ مَنْ طَرُفِ وَتَرْبَهُمْ يَعْرَفُونَ مَنْ طَرُفِ وَتَرْبَهُمْ يَعْرَفُونَ اللّهِ يَنْ خُورُونَ اللّهِ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَنْ مَنْ اللّهِ مَنْ وَمَنْ اللّهِ مَنْ وَمَنْ اللّهِ مَنْ وَمَنْ اللّهِ مَنْ مَنْ اللّهِ مَنْ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مِنْ مَنْ اللّهُ مَالْمُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَالْمُ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا الللّهُ مَا الللّهُ مَا الللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّه

75

يُعْمُلِلِ اللهُ فَهَالَهُ مِنْ سَبِيْلِ اللهُ وَامْتَعِيْبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ مُنْ فَيْلِ وَاللهُ مِنَ اللهُ مَنَ مُلْجَلِي وَمُولِا قَبْلِ انْ يَانِي يُومُ لَا مُرَدَّ لَهُ مِنَ اللهُ مَنَ اللهُ مَنْ مُلْجًا يَوْمَ لِلهِ قَبْلِ انْ يَانَى يَوْمُ لَا مُنْ يَكُنُوا فَهَا السَلْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا فَا اللهُ لَمَانَ مِنْ اللهُ لَهُ وَلَا اللهُ لَمَانَ مِنْ اللهُ لَمَانَ مِنْ اللهُ لَمَانَ مِنْ اللهُ لَمَانَ مِنْ اللهُ الله

(৪৪) আলাহ্ যাকে পথদ্রতট করেন, তার জন্য তিনি ব্যতীত কোন কার্যনির্বাহী নেই। পাপাচারীরা যখন আঘাব প্রত্যক্ষ করুবে, তখন আপনি তাদেরকে দেখবেন যে, তারা বলছে 'আমাদের ফিরে যাওয়ার কোন উপায় আছে কি?' (৪৫) জাহাল্লামের সামনে উপদ্বিত ক্রার সময় আপনি তাদেরকে দেখবেন, অপমানে অবন্ত এবং অর্থ নিমীলিত দৃল্টিতে তাকার। মু'মিনরা বলবে, কিয়ামতের দিন ক্ষতিগ্রস্ত তারাই, ষারা নিজেদের ও তাদের পরিবার-পরিজনের ক্ষতি সাধন করেছে। ওনে রাছ, পাপাচারীরা ছারী আষাবে থাকবে । (৪৬) আছাহ্ ব্যতীত তাদের কোন সাহায্যকারী থাকৰে না, যে তাদেরকে সাহায্য ক্রবে। আলাহ যাকে পথয়তট করেন, তার কোন গতি নেই। (৪৭) আল।হর পক্ষ থেকে অবশ্যভাবী দিবস আসার পূর্বে তোমরা তোমাদের পালনকর্তার আদেশ মান্য কর। সেদিন তোমাদের কোন আশ্রয়ন্থল থাকবে না এবং তা নিরোধকারী কেউ থাকবে না। (৪৮) যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জাপনাকে জামি তাদের রক্ষক করে পাঠাইনি। আপনার কর্তব্য কেবল প্রচার করা। আমি যখন মানুষকে আমার রহমত আবাদন করাই, তখন সে উলসিত হল, আর ব্ধন তাদের কৃতকর্মের কারণে তাদের কোন অনিতৃট ঘটে, তখন মানুষ খুব অফুতভ হয়ে যার। (৪৯) নভোমগুল ও ভূম-খলের রাজত্ব জালাহ্রই। তিনি যা ইচ্ছা, সৃষ্টি করেন, যাকে ইচ্ছা কন্যা সভান এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সভান দান করেন, (৫০) অথবা তাদেরকে দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং बार्क्ट रेव्हा वङ्गा करत राजन। निग्ठत छिनि प्रर्वेख, ऋभणांगानी।

### ত্ফুসীরের সার-সংক্ষেপ

(এটা ছিল হিদায়তপ্রাশ্তদের অবস্থা। তারা দুনিয়াতৈ হিদায়ত এবং পরকালে আলাহ্র পক্ষ্থেকে সওয়াব পাবে। এবার পথএতটদের অবস্থা শোন,) আলাহ্যাকে প্থস্রতট করেন, তার জন্য আল্লাফ্ বাজীত (দুনিয়াভেও) কোন কার্যনির্বাহী নেই ( যে, তাকে সৎপথে নিয়ে আসৰে) এবং ( কিয়ামতেও তার অবন্থা হবে শোচনীয়। সেমতে সেদিন) পাপাচারীরা যখন আযাব প্রত্যক্ষ করবে, আপনি তখন তাদেরকে (পরিভাপ সহকারে) বলতে দেখবেন, "আমাদের (দুনিয়াতে) ফিরে যাওয়ার কোন উপায় আছে কি (খাতে ভাল কাজ করে আসতে পারি)"? (এছাড়া) আপনি দেখবেন, যখন তাদেরকে জাহালামের সামনে উপস্থিত করা হবে, তখন জ্পমানে জ্বনত থাকুবে এবং অর্ধ নিমীলিত দৃষ্টিতে তাকাৰে (ভয়াৰ্ড মানুষ যেমন তাকায়)। (অন্য এক আয়াতে অন্ধ হওরার কথা আছে। সেটা হবে হালুরে আর এটা তার গরের ঘটনা। সেখানে ত্র্ বলা হয়েছে। তখন) মু'মিনরা (নিজেদের পরিব্রাণ প্রাপ্তির কৃতভতাব্বরূপ এবং জাহারামীদেরকে তিরন্ধার করার উদ্দেশ্যে) বলবে, পূর্ণ ক্ষতিগ্রন্ত তারাই যারা নিজেদের ও তাদের পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে (আজ) কিয়ামতের দিন ক্ষভিগ্রস্ত হয়েছে। ( সূরা ষুমারের বিতীয় রুকুতে এর তফসীর বণিত হয়েছে।) মনে রেখো, জালিমরা ( অর্থাৎ মুশরিক ও কাঞ্চিররা) স্থায়ী আযাবে থাকবে। (সেখানে) তাদের <del>আয়াহ্</del> বাতীত কোন সাহায্যকারী থাকবে না যে তাদেরকে সাহায্য করবে। আল্লাহ্ যাকে পথদ্রভট ব্দরেন, তার (মুর্জির) কোন গতি নেই। (অতপর কাফিরদেরকৈ সম্বোধন করা হয়েছে যে, তোমরী যখন কিয়ামতের এই ভিয়াবহ অবস্থা ওনলে, তখন) তোমরা ভোষাদের পালনকতার (সমান ইত্যাদি সম্পকিত) আদেশ মান্য কর সে দিবস আসার সূর্বে, যা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অসসারিত হবে না (অর্থাৎ দুনিয়াতে যেমন আয়াব অপসারিত হয় পরকালে তেমন পরিছিতি হবে না।) সেদিন তেমিাদের কোন আশ্রয়ছল থাকবে না এবং তোমাদের সম্পর্কে কোন নিরোধকারীও থাকবে না। (অর্থাৎ ভোমাদের দুর্গতির কারণ জিভাসাকারীও কেউ থাকবে না।) হে পরগছর, আপনি তাদৈরকে এ কথা তনিয়ে দিন। অতপর (একখা উনেও) যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, ( এবং ঈমান না আনে ), তবে ( আপনি চিন্তিত ও দুঃখিত হবেন না। কেননা, ) আমি আপনাকে তাদের রক্ষক করে পাঠাইমি ( যে, আপনি জিভাসিত হবেন তারা আপনার উপস্থিতিতে এরাপ কেন করল? বরং) আপনার কর্তব্য হল কেবল প্রচার করা ( ষা আগনি করে ষাচ্ছেন। কাজেই আগনি এর বেশি টিভা করবেন কেন? সত্যের প্রতি তাদের বিমুখ হওরার কারণ আন্ধাহ্র সাথে সম্পর্কের অভাব। এর লক্ষণ এই বে,) আমি যখন ( এ ধরনের) মানুষকে আমার রহমত আমাদন করাই তখন সে ( অহংকারে) উৎফুল হয় (এবং রহমত দাতার শৌকর করে না)। জার যদি তাদের কুকর্মের কারণে কোন বিপদ ঘটে, তখন (এ ধরনের) মানুষ অকৃতভ হয়ে যায় ( এবং তওবা ও **ইভেনফার করে আলা**হ্র অভিমুখী হয় না। এই উভয় অবছাই এ বিৰয়ের **লক্ষণ যে, তাদের সম্পর্ক আলাহ্**র সাথে নেই অথবা দুর্বল। এ কারণেই তারা কুফরে

লিশ্ত হয়েছে। যেহেতু এটা তাদের মজ্জার পরিণত হয়ে গেছে, তাই তাদের কাছ থেকে ঈমান আশা করবেন না। অতপর আবার তওহীদ বলিত হয়েছে)—নভোমঙল ও ভূমঙলের রাজত্ব আলাহ্ তা'আলারই। তিনি যা ইচ্ছা সৃতি করেন। (সেমতে) যাকে ইচ্ছা, কন্যা সন্তান এবং যাকে ইচ্ছা পুল সন্তান দান করেন অথবা তাদেরকে পুল ও কন্যা উভয়ই দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

### আনুষ্টিক ভাতব্য বিষয়

আলোচ্য প্রাথমিক আয়াতসমূহে তাদের পরিণতি উল্লেখ করা হয়েছে, যারা মুশ্মিন সংকর্মীদের বিপরীতে কেবল দুনিয়ার আরাম-আয়েশ ও সুখ-শান্তি কামনা করে। এরপর বিপরীতে কেবল দুনিয়ার আরাম-আয়েশ ও সুখ-শান্তি কামনা করে। এরপর বিপর তও্যা করার তিপদেশ দেওয়া হয়েছে। আতপর রস্লুয়াহ্ (সা)-কে সান্তনা ও প্রবোধ দেওয়া হয়েছে বে, আপনার বারংবার প্রচার ও প্রচেল্টা সন্ত্বেও যদি তাদের তৈতনা ফিরে না আসে, তবে আপনি দৃঃখিত হবেন না। তিনু ক্রিটি তিনি বিশিল্প মর্ম তাই।

থেকে শেষ পর্যন্ত আরাতসমূহে আরাহ্ তা'আরার সর্বময় ক্ষমতা ও প্রভা বর্ণনা করে তওহীদের দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আকাশমওলী ও পৃথিবী সৃশ্টির আলোচনার পর المنظور বলে কুদরতের একটি বিধি বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ তিনি প্রত্যেক ছোট বড় বন্ধ সৃশ্টি করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন এবং যখন ইচ্ছা, যা ইচ্ছা সৃশ্টি করেন। এ প্রসঙ্গে মানব সৃশ্টির উল্লেখ করে বলা হয়েছেঃ

يَهُ بِ لَمِنَ يَشَاءُ إِنَا ثُنَّا وَّ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذَّكُورَ ا وَيْزُو جِهُمْ ذُكُوا نَا

وَّ إِنَا ثُنَّا وَ يَجْعَلُ مَنْ يَشَا مُ فَعَيْمًا إِنَّا فَلَيْمٌ قَدِ يُرُ-

অর্থাৎ মানব সৃষ্টিতে কারও ইচ্ছা, ক্ষমতা এমনকি, ভানেরও কোন দখল নেই। পিতামাতা মানব সৃষ্টির বাহ্যিক মাধ্যম হয়ে থাকে মাত্র। সভান প্রজননে তাদের ইচ্ছা ও ক্ষমতারও কোন দখল নেই। দখল থাকা তো দূরের কথা, সভান জন্মগ্রহণের পূর্বে মাতাও জানে নাযে, তার গর্ভে কি আছে এবং কিভাবে গঠিত হচ্ছে। আলাহ্ তা'আলাই কাউকে কন্যা সন্তান, কাউকে পুত্র সন্তান, কাউকে পুত্র-কন্যা উভয়ই দান করেন এবং কাউকে সম্পূর্ণ বন্ধ্যা করে রাখেন—ভার কোন সন্তানই হয় না।

এসব আয়াতে সন্তানের প্রকার বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম করা সন্তানের উল্লেখ করেছেন, আর পুত্র সন্তানের উল্লেখ করেছেন পরে। এ ইলিতদৃল্টে ইযরত ওয়াছেলা ইবনে আসকা' বলেন, যে নারীর গর্ভ থেকে প্রথমে কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে, সে পূণ্যময়া। —(কুরতুবী)

(৫১) কোন মানুষের জন্য এমন হওয়ার নয় যে, আলাহ্ তার সাথে কথা বলবেন ; কিন্তু ওহীর মাধ্যমে অথবা পর্দার অন্তরাস থেকে অথবা তিনি কোন দৃত প্রেরণ
করবেন, অতপর আলাহ্র যা চান, সে তা তাঁর অনুমতিক্রমে পৌছে দেবে। নিশ্চয় তিনি
সর্বোচ্চ প্রজাময়। (৫২) এমনিভাবে আমি আপনার কাছে এক ফেরেশতা প্রেরণ
করেছি আমার আদেশক্রমে। আপনি জানতেন না, কিতাব কি এবং ঈমান কি। কিন্তু
আমি একে করেছি নূর, যন্দারা আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা
পথ প্রদর্শন করি। নিশ্চয় আপনি সরল পথ প্রদর্শন করেন—(৫৩) আলাহ্র পথ।
নভামওল ও ভূমওলে যা কিছু আছে, সব তাঁরই। গুনে রাখ, আলাহ্র কাছেই সব
বিষয়ে পৌছে।

### তফসীরের সার-সংক্রেপ

কোন মানুষের জন্য এমন নয় যে, (বর্তমান অবছায়) আল্লাহ তাজোলা তার সাথে কথা বলবেন, কিন্তু (তা তিন উপায়ে হতে পারে।) ইলহামের মাধ্যমে (অর্থাৎ অন্তরে কোন ভাল বিষয় জাগ্রত করে) জথবা ধ্বনিকার অন্তরাল থেকে [কোন কথা কুনিয়ে, ষেমন, মূসা (আ) ওনেছিলেন] অথবা তিনি কোন দূত ফেরেশতা গ্রেরণ

করবেন এবং তিনি আলাহ্র আদেশক্রমে তিনি যা চান, তা পৌছে দেবেন। (এর কারণ এই যে, ) তিনি সমুন্নত, (তিনি শক্তি না দিলে কেউ তাঁর সাথে বাক্যালাপ করতে পারে না। কিন্তু এতদসঙ্গে তিনি) প্রক্তাময়। ( এ কারণেই বান্দার সাথে তিনি বাক্যানাপের তিনটি উপায় নির্ধারিত করে দিয়েছেন। মানুষের সাথে আমার কথা বলার ষেমন উপায় বর্ণনা করা হয়েছে,) এমনিভাবে ( অর্থাৎ এই নিয়মানুষায়ী) আমি আপনার কাছেও ওহী (অর্থাৎ আমার) আদেশ প্রেরণ করেছি (এবং আপনাকে রসূল বানিয়েছি। এই ওহী এমন এক নির্দেশনামা যে, এরই বদৌলতে আপনার তুলনাবিহীন ভানের উন্নতি হয়েছে। সেমতে এর আগে) আপনি জানভেন না, (আলাহর) কিতাব কি এবং ঈমান (অর্থাৎ ঈশানের পূর্ণ স্থর, ষা এখন অন্ধিত জাছে) কি? (যদিও মূল ঈন্মান নবুয়তের পূর্বেও নবীর জানা থাকে) কিন্ত জামি (জাগনাকে নবুয়ত ও কোরআন দিয়েছি এবং) এ কোরআনকে (প্রথমে আপনার জন্য ও পরে অন্যদের জন্য) করেছি নূর (ষম্বারা আপনার মহান ভান ও সুউচ্চ মর্যাদা অজিত হয়েছে এবং) যম্বারা আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করি। (সুতরাং এটা যে মহান নূর, এতে সন্দেহ নেই। এখন যে অন্ধ, সে এ নূরের উপকার থেকে বঞ্চিত, বরং একে অস্থীকার করে। যেমন, আগত্তিকারীদের অবস্থা।) নিঃসন্দেহে আপান ( এ কোরআন ও ওহীর মাধ্যমে সাধারণ ঝানুষকে) সরল পথ প্রদর্শন করছেন, (অর্থাঞ্চ) আল্লাহ্র পথ, সে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সবকিছু যার। (অভপর এসব জাদেশ যারা মানে এবং যারা মানে মা, তালের শান্তি ও প্রতিদান উল্লেখ করা হয়েছে—) মনে রেখ, তাঁরই কাছে সব বিষয় পৌছবে (তখন ডিনি সব কিছুর প্রতিদান ও শান্তি দেবেন)।

### আনুষ্টিক ভাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াত ইহদীদের এক হঠকারিতামূলক দাবির জওয়াবে অবতীর্ণ হয়েছে। বগভী ও ক্রতুবী প্রমুখ লিখেছেন, ইহদীরা রসূলুলাহ্ (স)-কেবলন, আমরা আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি না। কেননা, আপনি মূসা (আ)-র ন্যায় আলাহ্ তা'আলাকে দেখেন না এবং তাঁর সাথে সামনাসামনি কথাবার্তাও বলেন না।

রসূলুলাহ্ (স) বললেন, একথা সত্য নর যে, মুসা (আ) আলাহ্ তাজোলাকে দৈখে-ছিলেন। এরই প্রেক্ষিতে আরাতটি অবতীর্ণ হয়। এর সার্ম্মর্ম এই যে, এ দুনিরাতে আলাহ্ তাজালার সাথে সরাসরি ও সামনাসামনি কথা বলা কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। হয়ং হয়রত মুসা (আ)-ও সামনাসামনি কথা তলেন নি, বরং যবনিকার অভরাল থেকে আওয়ায় তনেছেন মাল্ল।

এ আয়াতে আরও বলা হয়েছে যে, কোন মানুষের সাথে আলাহ্ তা'আলার কথা রলার তিনটি মাল্ল উপায় রয়েছে। এক—১৮ — অর্থাৎ কোন বিষয় অন্তরে জাগ্রত করে দেওয়া। এটা জাগ্রত অবস্থায়ও হতে পারে এবং নিদ্রাবস্থায় অধ্যের আকারেও

ইতে পারে। অনৈক হাদীসে বলিত আছে যে, রস্লুলাহ্ (সা) القى فى رو عى বলতেন। অর্থাৎ এ বিষয়টি আমার অন্তরে জাগ্রত করা হয়েছে। পয়গদরগণের স্থপ্ত ওহী হয়ে থাকে। এতে শয়তানের কারসাজি থাকতে পারে না। এমতাবদ্বায় সাধারণত আলাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে শব্দ অবতীর্ণ হয় না; কেবল বিষয়বন্ত অন্তরে জাগ্রত হয়, যা পয়গদর নিজের ভাষায় ব্যক্ত করেন।

षिতীয় উপায়— اَ وُمِنُ وَ رَا مِ حَبَّ الْمِ صَالِحَةِ الْمِحَةِ إِلَّهُ مِنْ وَ رَا مِ حَبَّ الْمِحَةِ السّاء والعلام المحتاج الم

দুনিয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার সাক্ষাতের অন্তরার যকনিকাটি এমন কোন বল্ত নয়, যা আলাহ্ তা'আলাকে চেকে রাখতে পারে। কেননা, তাঁর সর্ববাাপী নূরকে কোন বল্তই চাকতে পারে না। বরং মানুষের দৃশ্টিশজির দুর্বলতাই এ সাক্ষাতের পথে অন্তরায় হয়ে থাকে। জালাতে মানুষের দৃশ্টিশজি প্রথম করে দেওয়া হবে। ফলে সেখানে প্রত্যেক জালাতী আলাহ্ তা'আলার দর্শন লাভে ধনা হবে। সহীহ্ হাদীসসমূহের বর্ণনা অনুযায়ী আহলে সুল্লত ওয়াল জমাআতের মহহাবও তাই।

আলোচ্য আয়াতে বলিত এ নীতি দুনিয়ার ক্ষেৱে প্রযোজা। দুনিয়াতে কোন মানুষ আলাহ্ তা'আলার সাথে সামনাসামনি কথা বলতে পারে না। আলোচনা যেহেতু মানুষ সম্পর্কে, তাই আয়াতে বিশেষভাবে মানুষের উল্লেখ করা হয়েছে। কতুবা বহিতে ফেরেলতাগণের সাথেও আলাহ্ তা'আলার সামনাসামনি কথা হয় না। তিরমিয়ীর রেওয়ায়েতে জিবরাঈল (আ)-এর উজি বণিত আছে যে, আমি অনেক কাছাকাছি চলে সিমেছিলাম, তবুও আমার এবং আলাহ্ তা'আলার মধ্যে সভর হাজার পর্দা রয়ে গিয়েছিল। কোন কোন আলিমের উজি অনুযায়ী যদি মে'রাজ্বরজনীতে আলাহ্ তা'আলার সাথে রস্কুলাহ্ (স)-র মুখামুখি কথাবার্তা প্রমাণিত হয়, তবে তা উপরোজ্ব নীতির পরিপন্থী নয়। কেননা, সে কথাবার্তা এ জগতে নয়—আরণে হয়েছিল।

তৃতীয় উপায়— ا وَكُرُ سِلُ رَ سُو لَا — অর্থাৎ জিবরাঈল প্রমুখ কোন ফেরেশতাকে কালাম দিয়ে প্রেরণ করা এবং পয়গম্বকে তার পাঠ করে শোনানো। এটাই
ছিল সাধারণ পন্থা। কোরআন পাক সম্পূর্ণই এ উপায়ে ফেরেশতার মাধ্যমে অবতীর্ণ
হয়েছে। উপরোক্ত বিবরণে وشي শব্দটিকে অন্তরে নিক্ষেপ করার অর্থে নেওয়া

হয়েছে। কিন্ত শব্দটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আল্লাহ্র সব ধরনের কালামের অর্থে ব্যবহাত হয়। বুখারীর এক দীর্ঘ হাদীসে ফেরেশভার মাধ্যমে কথাবার্তাকেও ওহীর একটি প্রকার গণ্য করা হয়েছে। তাতে আরও বলা হয়েছে যে, ফেরেশভার মাধ্যমে আগত ওহীও দু'রকম। কখনও ফেরেশভা আসল আকৃতিতে আসেন এবং কখনও মানুষের আকৃতিতে।

्र الْكِتَا بُ وَ لاَ الْإِيْمَا نَ الْكِتَا بُ وَ لاَ الْإِيْمَا نَ الْكِتَا بُ وَلاَ الْإِيْمَا نَ الْكِتَا ب

বৰ্ণিত বিষয়বন্তরই পরিশিপ্ট। এর সার্মর্ম এই যে, <del>দুশিরাতে মুখোমুখি কথাবা</del>র্তা তো কারও সাথে হয়নি—হতে পারেও নাক তবে আলাহ তালোলা বিশেষ বান্দাদের প্রতি ষে ওহী প্রেরণ করেন, তার তিনটি উপায় প্রথম আরুতে বিরুত হয়েছে। অনুযাৰী আপনার প্রতিও ওহী প্রেরণ করা হয়। আপনি আলাহ তা'আলাহ সাথে সামনাসামনি কথা বলুন—ইহদীদের এ দাবি মূর্খতাপ্রসূত ও হঠকারিতামূলক। তাই বলা ক্ষেছে, কোন মানুষ এমনকি কোন রসূল যে ভান লভি করেন, তা আলাহ্ তা'আলারই দান। যতক্ষণ আলাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে তা ব্যক্ত না করেন, ততক্ষণ পর্যন্ত রসূরগণ কোন কিছাব সম্পর্কেও জানতে পারেন না এবং ঈমানের বিশদ বিবরণ সম্পর্কেও ওয়াকিফুহাল হতে পারেন না। কিতাব সম্পর্কে না জানার বি<del>ষয়টি</del> বর্ণনা< সাপেক নয়। ইমান সম্পর্কে ওয়াকিফুহাল না হওয়ার অর্ধ এই যে, ইমানের বিবরণ, ঈমানের শর্তাবলী এবং ঈমানের সর্বোক্ত স্তর সম্পর্কে ওহীর পূর্বে ভানিখাকে না। নতুবা এ বিষয়ে আজিমগণের ইজমা তথা ঐকমত্য রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা যাকে রস্ল ও নবী করেন, তাকে শুরু থেকেই ঈমানের উপর পয়দা করেন। তাঁর মন-মানাসকতা ঈমানের উপর ভিডিশীল থাকে। নবুয়ত দান ও ওহী অবতরণের পূর্বেও তিনি পাকাপোক্ত মু'মিন হয়ে থাকেন। ঈমান তাঁর মজ্জা ও চারত্তে পরিপত হয়। এ কারণেই যুগে যুগে বিভিন্ন সম্প্রদায় পরগমরগণের বিরোধিতা করে তাদের প্রতি নানা রকম দোষারোপ করেছে, কিন্তু কোম পয়গমরকে বিরোধীরা এই দোষ দেয়নি যে, অসিমিও÷তো নব্রত দাবির পূর্বে আমাদের"মতই প্রতিমা পূজা করতেন। **কুরভুকী** তাঁর তফসীরে এবং কাষী আয়ায 'শেষ্ঠা' গ্রন্থে এ বিষয়টি বিরেষণ করেছেন।

T. F.

12 No. 12

「整ちてター(複数)と

### سورة الزخرف

### महा यूथक्रफ

### মন্ধায় অবতীর্ণ, ৮৯ আয়াত, ৭ ক্লকু

## المنسوالله الرّخ الرّف الرّف

### পরম করুণাময় ও জসীম দয়াবান আলাহ্র নামে ওরু

(১) হা-মীম (২) শগধ সুস্পত্ট কিতাবের (৩) আমি একে করেছি কোরআন, আরবী তাষার, বাতে তোমরা বুঝ। (৪) নিশ্চর এ কোরআন আমার কাছে সমুরত, অটল ররেছে লওহে-মাহফুবে। (৫) তোমরা সীমাভিক্রমকারী সম্পুদার—এ কারণে কি আমি তোমাদের কাছ থেকে কোরআন প্রত্যাহার করে নেব? (৬) পূর্ববর্তী লোকদের কাছে আমি অনেক রসূলই প্রেরণ করেছি। (৭) যখনই তাদের কাছে কোন রসূল আগমন করেছেন, তখনই তারা তাঁর সাথে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করেছে। (৮) সুতরাং আমি তাদের চেয়ে অধিক শক্তিসম্পরদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি। পূর্ববর্তীদের এ ঘটনা অতীত হয়ে গেছে।

### তফ্সীরের সার-সংক্ষেপ

হা-মীম (এর অর্থ আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন।) কসম সুস্পট কিতাবের যে, আমি একে আরবী ভাষার কোরআন করেছি, যাতে (হে আরব) তোমরা (সহজে)

বুঝ। এটা আমার কাছে লওহে-মাহ্ফুযে, সমুনত ও প্রভাপূর্ণ কিতাব। সূতরাং এমন কিতাবকে অবশ্যই মেনে নেয়া উচিত। (তোমরানা মানলেও আমি আমার প্রভার তাগিদে একে প্রেরণ ও এর মাধ্যমে তোমাদেরকে সম্বোধন পরিত্যাগ করব না। সেমতে ইরশাদ হয়েছে—-) তোমরা (আনুগত্যের) সীমাতিক্রমকারী সম্প্রদায়—(ভধু) এ কারণেই কি আমি তোমাদের কাছ থেকে এ কোরআন প্রত্যাহার করে নেব ( অর্থাৎ তোমাদের মানা, না–মানা উভয় অবস্থায় উপদেশ দান করা হবে, যাতে মু\*মিনগণ উপকৃত হয় এবং তোমরা জব্দ হও)। আমি পূর্ববর্তীদের মধ্যে (তাদের মিথ্যারোপ সত্ত্বেও) অনেক নবী প্রেরণ করেছি। ( তাদের মিখ্যারোপের কারণে নবুয়তের ধারা বন্ধ করে দেয়া হয়নি। হে পয়গছর। আমি যেমন তাদের মিথ্যারোপের পরওয়া করিনি, তেমনি আপনিও পরওয়া ও দুঃখ করবেন না। কেননা, আগেকার লোকদের অবস্থা এমন ছিল যে) যখনই তাদের কাছে কোন রসূল আগমন করেছে, তখনই তারা তাঁর সাথে ঠাট্টা-বিদূপ করেছে। অতপর আমি তাদের (অর্থাৎ মক্কাবাসীদের) চেয়ে অধিক শক্তিসম্পন্নদেরকে (মিথ্যারোপ ও ঠাট্টা-বিদ্রুপের শান্তিস্বরূপ) ধ্বংস করে দিয়েছি। পূর্ববর্তীদের এ ঘটনা অতীত হয়ে গেছে। (সুতরাং আপনি দুঃখ করবেন না। তাদেরও এরূপ অবস্থা হবে, যেমন বদর ইত্যাদি যুদ্ধে হয়েছে এবং তাদেরও নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত নয়। কারণ, শান্তির নমুনা বিদ্যমান রয়েছে)।

### আনুষঙ্গিক ভাতকা বিষয়

**トター** 

 আছে কি?) এতে বলা হয়েছে যে, কোরআন উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ। এ থেকে ইজতিহাদ ও বিধান চয়ন সহজ হওয়া জরুরী হয় না, বরং অন্যভাবে প্রমাণিত রয়েছে যে, এ কাজের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন শাস্ত্রে দক্ষতা অর্জন করা শর্ত।

हिंदें و كرو و عنكم الذَّ كر हिंदें हिंदें हैं हैं अठांतरकत शक्क नितान हाम बाज थाका उठिए नम्

প্রত্যাহার করে নেব এ কারণে যে, তোমরা সীমাতিক্রমকারী সম্পুদায়?) উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা অবাধ্যতায় যতই সীমা অতিক্রম কর না কেন, আমি তোমাদেরকে কোরআনের মাধ্যমে উপদেশ দান পরিত্যাগ করব না। এ থেকে জানা গেল যে, যে ব্যক্তি দাওয়াত ও তবলীগের কাজ করে, তার উচিত প্রত্যেকের কাছে পরগাম নিয়ে যাওয়া এবং কোন দলের কাছে তবলীগ ওধু এ কারণে পরিত্যাগ করা উচিত নয় যে, তারা চরম পর্যায়ের মুলহিদ, বে-দীন অথবা পাপাচারী।

وَلَئِنْ سَائَتُهُمْ مَنْ خَلَقَ التَمُوْتِ وَالْاَرْضَ كِيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَ الْعَرْئِرُ الْعُرِيْرُ الْعُرِيْرُ الْكَرِيْ الْكَرْفَ الْكُوفِ اللَّهُ الْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْلَالُولُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ

لْيَتَّوِ وَهُوَلِهِ الْخِصَامِرِغَيُّرُ مُبِ لْمُلْلِكُةُ الَّذِينَ هُمُ عِبْدُ الرَّحْمِنِ إِنَّا قَاءُ أَشَّ وَيُنْكُونَ ﴿ وَ قَالُوالُو شَاءَ الرَّحُمْنُ ا إِنْ هُمُ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿ أَمْرًا تَيْنَاهُمْ كِتُبَّا مِّنَ قَبُلِهِ ـثَمُسِكُونَ ۞ بَلْ قَالُوْآ إِنَّا وَجَلَّانًا ٱبَّاءُنَّا عَلَا أُمَّاتُهِ وَيُإِنَّا تَكُوْنَ۞ وَكُذَالِكُ مَا ۗ ٱرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْبِيةٍ صِّنْ ثَلْدِيْرِ إِلَّا قَالَ مُثْرَفُوهُ فَكَالِ أَنَّا وَجَلْ ثَالْبَاءُ نَا عَكَ أُمَّتِهِ وَإِمَّا عَكَ النُرِهِ فِي مُقْتَدُونَ ﴿ قُلَ أُولُوجِ مُنْكُورٌ بِأَهْدًى مِنْنَا ۚ وَجَدُنَّكُمُ عَلَمْ ابَاءُ كُورِقًا لُؤْا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمُ بِهُ كَاغِرُوْنَ ﴿ فَانْتُقَبِّنَا مِنْهُمُ فَانْظُ كُيْفُ كَانَعَاتِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ أَ

(৯) আপনি যদি তাদেরকে জিজাসা করেন কে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল স্তিট করেছে? তারা অবশ্যই বলবে, এণ্ডলো সৃতিট করেছেন প্রাক্তমশালী সর্বজ্ঞ আলাহ্, (১০) যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন বিছানা এবং তাতে তোমাদের জন্য করেছেন পথ, যাতে তোমরা গভবাছলে পৌছতে পার। (১১) এবং যিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন পরিমিত। অতপর তন্দারা আমি মৃত ভূ-ভাগকে পুনক্রফ্রীবিত করেছি। তোমরা এমনিভাবে উন্থিত হবে। (১২) এবং যিনি সব কিছুর যুগল সৃতিট করেছেন এবং নৌকা ও চতুস্পদ অন্তক্তে তোমাদের জন্য যানবাহনে পরিশত করেছেন, (১৩) যাতে তোমরা তাদের পিঠের উপর আরোহণ কর। অতপর তোমাদের পালনকর্তার নিরামত সমরণ কর এবং বল পবিত্র তিনি, যিনি এদেরকে আমাদের ক্রীভূত করে দিল্লছেন এবং আমরা এদেরকে বলীভূত করতে সক্রম ছিলাম না। (১৪) আমরা অবশ্যই আমাদের পালনকর্তার দিকে কিরে যাব। (১৫) তারা আলাহ্র বান্দাদের মধ্য থেকে আলাহ্র অংশ ছির করেছে। বান্তবিক মানুষ স্প্রতট অক্তেজ। (১৬) তিনি

করেছেন পুর সভান? (১৭) তারা রহমান আরাহ্র জন্য যে কন্যা সভান বর্ণনা করে, যখন তাদের কাউকে তার সংবাদ দেওরা হয়, তখন তার মুখমওল কালো হয়ে যায় এবং ভাষণ মনভাপ ভোগ করে। (১৮) তারা কি এমন ব্যক্তিকে আলাহ্র জন্য বর্ণনা করে, যে অলংকারে লালিত-পালিত হয় এবং বিতর্কে কথা বলতে অক্সম? (১৯) তারা নারী **ছির করে ফিরিশতাগণকে, যা আলাহ্**র বান্দা। তারা কি তাদের সৃষ্টি প্রত্যক্ষ করেছে। এখন তাদের দাৰি লিপিবছ করা হবে এবং তাদের জিভাসা করা হবে। (২০) ভারা বলে, রহমান জালাহ্ ইচ্ছা না করলে জামরা ওদের পূজা করতাম না। এ বিষয়ে তারা কিছুই জানে না। তারা কেবল জনুমানে কথা বলে। (২১) জামি কি তারদরকে কোরজানের পূর্বে কোন কিতাব দিয়েছি, অতপর তারা তাকে জাঁকড়ে রেখেছে? (২২) বরং ভারা বলে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে পেয়েছি এক পথের পৃথিক এবং আমরা তাদেরই পদাংক অনুসরণ করে পথপ্রাপ্ত। (২৩) এমনিভাবে আপনার পূর্বে আমি যখন কোন জনপদে কোন সতর্ককারী প্রেরণ করেছি, তখনই তাদের বিভশালীরা বলেছে, স্থামরা আর্মাদের পূর্বপুরুষদেরকে পেন্নেছি এক পথের পথিক এবং আমরা তাদেরই পদাংক অনুসরণ করে চলছি। (২৪) সে বলত, তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষদেরকে যে বিষয়ের উপর পেয়েছ, আমি যদি চদপেকা উভম বিষয় নিয়ে তোমাদের কাছে এসে থাকি, তবুও কি ডোমরা তাই বলবে? তারা বলত তোমরা ৰে বিষয়সহ প্রেরিভ হয়েছ, তা আমরা মানব না। (২৫) অভপর আমি তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিয়েছি। অতএব দেখুন, মিঞারোপকারীদের পরিশাম কিরূপ হয়েছে।

### ভফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি যদি তাদেরকে জিজেস করেন, কে নভোমঙল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে, এগুলো সৃষ্টি করেছেন পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আরাহ্, (বলা বাহলা, যে সন্তা একা এসব মহাসৃষ্টির প্রষ্টা, ইবাদতও একমার তাঁরই করা উচিত। সূতরাং তাদের স্বীকারোজি ধারাই তওহীদ প্রমাণিত হয়ে যায়। অতপর তওহীদকে আরও সপ্রমাণ করার জন্য আরাহ্ তা'আলা তাঁর আরস্ত কিছু কাজ উল্লেখ করেন। অর্থাৎ তিনিই সে আরাহ্ ) যিনি আকাশ ও পৃথিবীকে তোমাদের জন্য বিছানা (সদৃশ) করেছেন। (তোমরা তার উপর আরাম কর) এবং তাতে (পৃথিবীতে) তোমাদের (মনিরলে-মকছুদে পৌছার) জন্য পথ করেছেন, যাতে (সেসব পথে চলে) তোমরা মনিরলে মকছুদে পৌছার) জন্য পথ করেছেন, যাতে (সেসব পথে চলে) তোমরা মনিরলে মকছুদে পৌছতে পার এবং যিনি আকাশ থেকে পরিমিতভাবে (তাঁর ইচ্ছা ও প্রজা মৃতাবিক) পানি বর্ষণ করেছেন, অতপর আমি তন্দারা (সে পানি ধারা) ওচ্ছ জুমিকে (তার উপযুক্ত) জীবন দান করেছি। (এ থেকে তওহীদ ব্যতীত একথাও বোঝা উচিত যে,) তোমরা এমনিভাবে (কবর থেকে) উন্থিত হবে এবং যিনি বিভিন্ন বন্ধর) বিভিন্ন প্রকার সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জন্য নৌকা ও চতুম্পদ জন্ত সৃষ্টি করেছেন, যেগুলোর উপর তোমরা সঙ্যার্ম হও, যাতে তোমরা নৌকা (এর

•

উপরে) ও চতুষ্পদ জন্তর পিঠের উপর (স্থিরভাবে) চড়ে বসতে পার। অতপর ষখন তোমরা এখলোর উপর বসবে, তখন তোমাদের পালনকর্তার (এই) নিয়ামত (মনে মনে) সমরণ কর এবং (মুখে মোস্তাহাব বিধানরাপে) বল, পবিত্র তিনি, যিনি এপেরকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন। বস্তুত আমরা এমন ( শক্তিশালী ও কৌশলী) ছিলাম না যে, এদেরকে বশীভূত করতে পারতাম। কেননা, আমরা জন্তদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী নই এবং আল্লাহ্র জাগ্রত করা বুদ্ধি ব্যতীত নৌকা চালনার কৌশল জানতাম না। উভয় কৌশল আলাহ্ তা'আলাই শিক্ষা দিয়েছেন। আমরা অবশাই আমাদের পালনকর্তার দিকে ফিরে যাব। (তাই আমরা এগুলোতে সওয়ার হয়ে তাঁর কৃতভূতা ভূলি না এবং অহংকার করি না। তওহীদের প্রমাণাদি সুস্পল্ট হওয়া সন্ত্বেও) তারা (শিরক অবলয়ন করেছে, ভাও এমন বিশ্রী শিরক যে, ফেরেশতাগণকে আল্লাহ্র কন্যা সভান বলে এবং তাদের ইবাদত করে। সুতরাং এর এক অনিষ্ট তো এই যে, তারা) আল্লাহ্ কতৃ কি (সৃষ্ট) বান্দাদের থেকে আল্লাহ্র জংশ হির করেছে (অথবা আল্লাহ্র কোন অংশ হওয়া যুক্তিগতভাবে অসভব)। বাস্ত-বিক্ট (এ ধরনের) মানুষ স্পল্ট অকৃতভ। (দ্বিতীয় অনিল্ট এই যে, তারা কন্যা সন্তানকে হীন মনে করার পরেও আল্লাহ্র জন্য কন্যা সন্তান ছির করে তবে) তিনি কি তাঁর সৃষ্টি থেকে (তোমাদের ধারণা অনুষায়ী নিজের জন্য) কন্যা সন্তান পছন্দ করেছেন এবং তোমাদের জন্য পুত্র সন্তান নির্ধারিত করেছেন? ,অথচ ( তোমরা কন্যা সন্তানকে এত খারাপ মনে কর ষে,) যখন তোমাদের কাউকে সে কন্যা সন্তানের সংবাদ দেয়া হয়, যাকে সে আল্লাহ্র জন্য বর্ণনা করে, তখন (অসন্তণিটর কারণে) ভার মুখমখন কাল হয়ে যায় এবং সে ভীষণ মনস্তাপ ভোগ করে। ( এ পর্যন্ত তাদের মিথ্যা বিশ্বাসের খন্ডন বণিত হয়েছে। এর ব্যাখ্যা সূরা সাক্ষকাতে দেওয়া হয়েছে। অতপর তাদের বিশ্বাসের যুক্তিভিত্তিক খণ্ডন করা হচ্ছে। অর্থাৎ কন্যা সন্তান হওয়া যদিও কোন অপ্যান ও লক্ষার বিষয় নয়ঃ কিন্ত এতে সন্দেহ নেই যে, কন্যা সৃষ্টিগতভাবে স্বন্ধবৃদ্ধিসম্পন্ন ও দুর্বলমনা হয়ে থাকে সুতরাং) তারা িঞ্জমন কন্যা সন্তানকে আল্লাহ্র জন্য বর্ণনা করে, যে (স্বভাবত) অলংকারে ( ও সাজসজ্জায় ) লালিত-পালিত ইয় ( এর অপরিহার্ষ ফলশুনতি বুদ্ধি-বির্টেকের অপরিপহতা) এবং সে ( চিন্তাশক্তির দুর্বলতার কারণে) বিতর্কে কথা বলতেও অক্ষম? (সেমতে মহিলারা সাধারণত তাদের মনের ভাব জোরেশোরে ব্যক্ত করতে পুরুষ-দের তুলনায় কম সামর্থ্য রাখে; প্রায়ই অসম্পূর্ণ কথা বলে এবং তাতে অপ্রাসন্তিক কথা মিপ্রিত করে দেয়। তৃতীয় অনিভূট এই যে,) তারা ( কাঞ্চিররা) ফেরেশতাগণকে যারা আল্লাহ্র (সৃষ্ট) বান্দা (তাই আল্লাহ্ তাদের পূর্ণ অবস্থা জানেন। তারা দৃষ্টি-গোচর হয় না, তাই তাদের কোন অবস্থা আলাহ্ তা'আলার বর্ণনা বাতীত কেউ জানতে পারে না। আল্লাহ্ কোথাও বর্ণনা করেন নি যে, ফেরেশতাগণ নারী। কিন্ত এতদসত্ত্বেও তারা তাদেরকে বিনা দলীলে) নারী স্থির করেছে। (এর পক্ষে কোন যুক্তিও নেই, কোন ইতিহাসগত প্রমাণ্ড নেই।) তারা কি তাদের সৃষ্টি প্রত্যক্ষ করেছে? (জ্ওয়াব

সুস্পল্ট যে, তারা প্রত্যক্ষ করেনি। কাজেই তাদের নির্বোধসুন্ত দাবি অসার।) তাদের এই (যুক্তিহীন) দাবি (আমলনামায়) লিপিবদ্ধ করা হবে এবং (কিয়ামতে) তাদেরকে জিণ্ডাসা করা হবে। (অতপর ফেরেশতাগণের উপাস্য হওয়া সম্পর্কে বলা হচ্ছে:) তারা বলে, যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করতেন ( যে, ফেরেশতাগণের ইবাদত না হোক; অর্থাৎ, যদি এই ইবাদতে তিনি অসম্ভুল্ট হতেন,) তবে আমরা (কখনও) তাদের ইবাদত করতাম না। (কেননা, তিনি তা স্করতেই দিতেন না। বলপূর্বক বন্ধ করে দিতেন। অভতএব জানা গেল যে, তিনি তাদের ইবাদত না করলে সভষ্ট নন, বরং ইবাদত করলে সন্তুষ্ট হন। অতপর খণ্ডনে বলা হয়েছে,) তারা এ বিষয়ে কিছুই জানে না। তারা কেবল অনুমানে কথা বলে। (কেননা, আলাছ্ কোন বান্দাকে কোন কাজের শক্তি দিলে প্রমাণিত হয় না যে, তিনি এ কাজে সন্তুল্টও আছেন। अण्डेम शातात अथमार्स — سَيُقُولُ الَّذَيْنَ اَشُرَكُواً —आत्रात अथमार्स विगम আলোচনা হয়ে গেছে। এখন তারা বলুক,) আমি কি তাদেরকে কোরআনের পূর্বে কোন কিতাব দিয়েছি মে, তারা ( এ দাবিতে ) সেটিকে দলীল করছে? ( প্রকৃতপক্ষে তাদের কাছে কোন দলীল নেই।) বরং (কেবল পূর্বপুরুষদের অনুসরণ আছে। সেমতে) তারা বলে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে এ মতাদর্শের অনুসারী পেয়েছি। আমরাও তাদের পদাংক অনুসরণ করে চলছি। ( তারা যেমন বিনা দলীলে বরং দলীলের বিপরীতে প্রাচীন প্রথা-পদ্ধতিকে দলীল হিসেবে পেন করে,) এমনিভাবে আপনার পূর্বে আমি যখনই কোন জনপদে কোন সতর্ককারী পরগছর প্রেরণ করেছি, তখনই তাদের বিভশালীরা (প্রথমে ও অনুসারীরা পরে) বলেছে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে এক মতাদর্শের অনুসারী পেয়েছি। আমরাও তাদের পদাংক অনুসরণ করে চলছি। (এতে) সে (অর্থাৎ পর্যান্তর) বলতেন, (তোমরা কি পৈতৃক প্রথা-পদ্ধতিরই অনুসরণ ্বন্ধরে যাবে,) যদিও আমি তোমাদের পূর্বপুরুষদের বিষয় অপেক্ষা উত্তম**িবষয় নি**য়ে তোমাদের কাছে এসে থাকি? তারা (হঠকারিতার ছব্লে) বলত, তোমরা (তোমাদের ধারণা মতে 🕽 যে বিষয়সহ প্লেরিত হয়েছ, আমরা তা মানিই না। অতপর (হঠকারিতা ্সীমার্ভাড়িয়ে গেলে) আমি তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিয়েছি। অতএব দেখুন,

# আনুষ্টিক ভাতব্য বিষয়

্মিথ্যারোপকারীদের পরিপাম কেমন (মন্দ) হয়েছে।

উদ্দেশ্য এই যে, পৃথিবীর বাহিকে আকার বিছানার মতো এবং এতে বিছানার অনুরূপ আরাম পাওয়া যায়। সুতরাং এটা গোৱাকার হওয়ার পরিপুছী নয়।

তोगामत जना (त्वें) وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ الْفُلْكِ وَ الْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ

ও চতুক্সদ জন্ত সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা আরোহণ কর।) মানুষের যানবাহন দু'প্রকার। এক. যা মানুষ নিজের শিল্পকৌশল দ্বারা নিজেই তৈরী করে। দুই. বার সৃষ্টিতে মানুষের শিল্পকৌশলের কোন দখল নেই। 'নৌকা' বলে প্রথম প্রকার যানবাহন এবং চতুক্সদ জন্ত বলে দ্বিতীয় প্রকার যানবাহন বোঝানো হয়েছে। সর্বাবস্থায় উদ্দেশ্য এই যে, মানুষের ব্যবহারের যাবতীয় যানবাহন আল্লাহ্ তা'আলার মহা অবদান। চতুক্সদ জন্ত যে অবদান, তা বর্গনা সাপেক্ষ নয়। এগুলো মানুষের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি শক্তিশালী হয়ে থাকে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা এগুলোকে মানুষের এমনবশীভূত করে দিয়েছেন যে, একজন বালকও ওদের মুখে লাগাম অথবা নাকে রশি লাগিয়ে যথা ইচ্ছা নিয়ে যেতে পারে। এমনিভাবে যেসব যান্ত্রনাহন তৈরিতে মানুষের শিল্পকৌশলের দখল আছে, সেগুলোও আল্লাহ্ তা'আলারই অবদান। উড়োজাহাজ থেকে গুরু করে মামূলি সাইকেল পর্যন্ত যদিও বাহাত মানুষ নির্মাণ করে, কিন্তু এগুলো নির্মাণের কৌশল আল্লাহ্ ব্যতীত কৈ শিল্কা দিয়েছে? সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলাই মানুষের মন্তিক্ষে এমন শক্তি দান করেছেন যে, লোহাকেও মোমে পরিণত করে ছাড়ে। এছাড়া এগুলোর নির্মাণে যে কাঁচামাল ব্যবহৃত হয়, তা এবং তার বৈশিক্টা ও ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সরাসরি আল্লাহ্র সৃদ্টি।

জবদান সমরণ কর।) এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, একজন বুদ্ধিমান ও সচেতন মানুষের কর্তব্য হল সত্যিকার দাতা আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামতসমূহ ব্যবহার করার সময়
অমনোযোগিতা ও উদাসীনতা প্রদর্শন করার পরিবর্তে এ বিষয়ের ধ্যান করা যে, এগুলো
আমার প্রতি আল্লাহ্র দান। কাজেই তাঁর কৃতক্ততা প্রকাশ করা ও তাঁর উদ্দেশ্য
বিনয় ও অসহায়ত্ব ব্যক্ত করা আমার উপর ওয়াজিব। সৃষ্ট জগতের নিয়ামতসমূহ
মু'ফিন ও কাফির উভয়েই ব্যবহার করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মু'মিন ও কাফিরের মধ্যে
পার্থক্য এই যে, কাফির চরম উদাসীনতা ও বেপরোয়া মনোভাব নিয়ে ব্যবহার
করে আরু মু'মিন আল্লাহ্র নিয়ামতসমূহকে চিন্তায় উপন্থিত রেক্ষে তাঁর সামনে বিনয়াবনত হয়। এ লক্ষ্যেই কোরআন ও হাদীসে বিভিন্ন কাজ আন্দ্রাম দেওয়ার সময়
সবর ও শোকরের বিষয়বস্ত সম্বলিত বিভিন্ন দোয়া শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। মানুষ যদি
দৈনন্দিন জীবনে উঠাকসা ও চলাফেরায় এসব দোয়া নিয়মিত পাঠ করে, তবে
তার প্রত্যেক বৈধ কাজই ইবাদত হয়ে যেতে পারে। এসব দোয়া আল্লামা জহারীর
কিতাব 'হিসনে হাসীনে' এবং মওলানা আশ্রাফ আলী থানভীর কিতাব 'মোনাজাতে
মকবুলে' দ্রুট্বা।

সফরের দোরা: سَبْتَعَانَ النَّنَ يُ سَتَّرَلْنَا هَذَا (পবিছ তিনি, যিনি একে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন।) এটা যানবাহনে বসে পাঠ করার দোয়া। রস্লুকাই (সা) থেকে একাধিক রেওয়ারেতৈ প্রমাণিত আছে যে, তিনি সওয়ারীর জরুর

1.5

উপর বসার সময় এই দোয়া পাঠ করতেন। আরোহণ করার মোন্ডাহাব পদ্ধতি হযরত আলী (রা) থেকে এরপ বণিত আছে যে, সওয়ারীতে পা রাখার সময় 'বিসমিল্লাহ' বলবে, অতপর সওয়ার হওয়ার পরে 'আলহামদুলিল্লাহ্' পাঠ করে করে করে করে করে পর্যন্ত পাঠ করবে। —(কুর-ত্বী) আরও বণিত আছে যে, রস্লুলাহ্ (সা) সকরে রওয়ানা হয়ে উপরোক্ত দোয়ার পর নিম্নোক্ত দোয়াও পাঠ করতেন ঃ

اَللَّهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّغَرِ وَ الْتَعَلِيْفَةُ فِي الْاَهْلِ وَ الْمَا لِ-اللَّهُمَّ اللَّهُ وَالْمَا لِمَا لَا اللَّهُ وَالْمَا لَهُ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا الْمُؤْرِ وَسُوْمِ اللَّهُ وَالْمَا الْمُؤْرِ وَالْمَا الْمُؤْرِ وَالْمَا الْمُؤْرِ وَالْمَالِ وَ الْمُؤْرِ وَالْمَالِ وَ الْمَالِ وَ الْمُنْقِلُونِ وَالْمَالِ وَ الْمُنْقِلُ وَ الْمُنْقِلُونِ وَالْمَالِ وَ الْمُنْقِلُ وَ الْمُنْقِلُونِ وَالْمُنْقِلُ وَ الْمُنْقِلُونِ وَالْمَالِ وَ الْمُنْقِلُونِ وَ الْمُنْقِلُ وَ الْمُنْقِلُونِ وَالْمُنْقِلُونِ وَ الْمُنْقِلُ وَ الْمُنْقِلُونِ وَ الْمُنْقِلُونِ وَ الْمُنْقَالِ وَ الْمُنْقِلُ وَ الْمُنْقِلُونِ وَ الْمُنْقِلُونِ وَ الْمُنْقِلُونِ وَ الْمُنْقُلُونِ وَ الْمُنْقِلُونِ وَ الْمُنْقِلُونِ وَ الْمُنْقِلُونِ وَ الْمُنْقِلُونِ وَ الْمُنْفِيلُ وَ الْمُنْفِقِيلُ وَ الْمُنْفِقِيلُ وَ الْمُنْفِقِيلُ وَ الْمُنْفِقِيلُ وَالْمُنْفِقِيلُ وَالْمُنْفِيلُ وَالْمُنْفِقِيلُ وَالْمُنْفِقِيلُ وَالْمُنْفِقِيلُ وَالْمُنْفِقِيلُ وَالْمُنْفُولُونِ وَالْمُنْفِقِيلُونُ وَالْمُنْفِقِيلُ وَالْمُنْفِقِيلُ وَالْمُنْفِقِيلُ وَالْمُنْفُولُ وَالْمُنْفِيلُولُونُ وَالْمُنْفِقِيلُونُ وَالْمُنْفِيلُونُ وَالْمُنْفِقِيلُونُ وَالْمُنْفُولُونُ وَالْمُنْفُولُ وَالْمُنْفِقِيلُونُ وَالْمُنْفُولُ وَالْمُنْفُولُ وَالْمُنْفُولُ وَالْمُنْفُولُ وَالْمُنْفُولُولُ وَالْمُنْفُولُ وَالْمُنْفُولُونُ وَالْمُنْفُولُونُ وَالْمُنْفُلُولُونُ وَالْمُنْفُلُولُ وَلَالْمُنْفُلُولُ وَلَالْمُنْفُولُ ولِنُلْمُنْفُولُ وَلَالْمُنْفُلُولُ وَلَالْمُنْفُلُولُونُ وَالْمُن

এক রেওয়ায়েতে এ বাক্যও বণিত আছে ঃ

এটা যান্ত্রিক যানবাহনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা মৌল উপাদান সৃষ্টি না করলে অথবা তাতে প্রয়োজনীয় বৈশিষ্টা ও প্রতিক্রিয়া না রাখলে অথবা মানুষের মন্ডিকে সেসব বৈশিষ্ট্য আবিক্ষারের শক্তি দান না করলে সমগ্র সৃষ্টি একল্লিত হয়েও এমন যানবাহন সৃষ্টি করতে সক্ষম হত না।

নিঃসন্দেহে আমরা আমাদের পালনকর্তার

দিকেই ফিরে যাব।) এ বাকো শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে. মানুষের উচিত পাথিব সফরের
সময় পরকালের কঠিন সফরের কথা সমরণ করা, যা সর্বাবস্থায় সংঘটিত হবে। সে
সফর সহজে অতিক্রম করার জন্য সৎকর্ম ব্যতীত কোন সওয়ারী কাজে আসবে না।

তারা আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্য থেকে
আল্লাহ্র অংশ স্থির করেছে।) এখানে অংশ বলে সন্তান বোঝানো হয়েছে। মুশরিকরা

কেরেশতাগণকে 'আরাহ্র কন্যা সন্তান' আখ্যা দিত। 'সন্তান' না বলে 'অংশ' বলে মুশরিকদের এই বাতিল দাবির যুক্তিভিক্তিক খন্তনের দিকে ইলিত করা হয়েছে। সংক্রেপে তা এভাবে যে, আরাহ্ তা'আলার কোন সন্তান থাকলে সে আরাহ্ তা'আলার অংশ হরে থাকে। যুক্তিসংগত নিয়ম এই যে, প্রত্যেক বন্ধ আরু অঞ্জির জন্য তার অংশসমূহের প্রতি মুখাপেক্ষী। এ থেকে জরুরী হয়ে পড়ে যে, আরাহ্ তা'আলাও তার সন্তানের প্রতি মুখাপেক্ষী হবেন। বলা বাহুল্য যে কোন প্রকার মুখাপেক্ষিতা আরাহ্র মর্যাদার সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

হয়—) এ থেকে জানা গেল যে, নারীর জন্য অলংকার ব্যবহার এবং শরীয়তসম্মত সাজসজ্জা অবলম্বন করা জায়েয়। এ বিষয়ে ইজমাও আছে। কিন্তু বর্ণনাপদ্ধতি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, সারাদিনমান সাজসজ্জা ও প্রসাধনে ডুবে থাকা সমীচীন নয়। এটা বিবেক-বুদ্ধির দুর্বলতার লক্ষণ ও কারণ।

( अवर त्न विज्ञ कथा वनाज्छ वक्रम।) ﴿ فَي الْخَصَا مِ عَيْرِ صَلِيْنٍ الْخَصَا مِ عَيْرِ صَلِيْنٍ

উদ্দেশ্য এই যে, অধিকাংশ নারী মনের ভাব জোরেশোরে ও স্পল্টভাবে বর্ণনা করতে পুরুষদের সমান সক্ষম নয়। এ কারণেই বিতর্কে নিজেদের দাবি সপ্রমাণ করা ও প্রতিপক্ষের দাবি প্রমাণ সহকারে খণ্ডন করা তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্ত এটা অধিকাংশের দিকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে। কাজেই কোন কোন নারী যদি বাকপটুতায় পুরুষদেরকেও হারিয়ে দেয়, তবে সেটা এ আয়াতের পরিপন্থী হবে না। কেননা, অধিকাংশের লক্ষ্যেই সাধারণত নীতি বর্ণনা করা হয়। নারীদের অধিকাংশ এরাপই বটে।

وَإِذْ قَالَ الْمُرْهِيْهُ لِإِنِيهُ وَقُوْمِ الْمِلْاَثْنِي الْمُرْمِّنَا تَعْبُدُ وْنَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ فَي فَطُرَيْ وَانَّهُ مَيْهُ لِينِي وَجَعَلَهَا كُلِمَةً الْمُوتِيةُ فِي عَقِيهِ لَعَلَّهُمْ يُرْجِعُونَ ۞ بَلُ مَتَّعْتُ هَوُلًا وَوَابَا مِهُمْ حَتَّ جَاءُهُمُ الْحَقُ وَرُسُولُ مُرْبِيْنَ ۞ وَلَنَّا جَاءُهُمُ الْحَقُ قَالُوا هِنَا سِحْرٌ قَرَاتًا بِهِ كُورُونَ ۞ مُرْبِيْنَ ۞ وَلَنَّا جَاءُهُمُ الْحَقُ قَالُوا هِنَا سِحْرٌ قَرَاتًا بِهِ كُورُونَ ۞

(২৬) যখন ইবরাহীম তাঁর পিতা ও সম্প্রদায়কে বলল, তোমরা খাদের পূজা কর, তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। (২৭) তবে আমার সম্পর্ক তাঁর সাঞ্জে ষিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। অতএব তিনিই আমাকে সংগথ প্রদর্শন করবেন। (২৮) এ কথাটিকে সে অক্ষর বাণীরূপে তার সভানদের মধ্যে রেখে গেছে, যাতে তারা আলাহ্র আকৃষ্ট থাকে। (২৯) পরস্ত আমিই এদেরকে ও এদের পূর্বপরুষদেরকে জীবনোপড়োগ করতে দিয়েছি, অবশেষে তাদের কাছে সত্য ও স্পষ্ট বর্ণনাকারী রসূল আগমন করেছে। (৩০) যখন সত্য তাদের কাছে আগমন করল, তখন তারা বলল, এটা জাদু, আমরা একে মানি না।

# তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(সে সময়টিও সমরণযোগ্য) যখন ইবরাহীম (আ) তার পিতা ও সম্প্রদায়কে বললেন, তামরা যাদের পূজা-জঁচনা কর, আমি তাদের (পূজার) সাথে কোন সম্পর্ক রাখি না। (সে আল্লাহ্র সাথে আমি সম্পীর্ক রাখি) যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। অতপর তিনিই আমাকে ( আমার ইহকাল ও পরকালীন স্বার্থের) পথে পরিচালিত করবেন। [উদ্দেশ্য এই যে, কাফিরদের উচিত **ইবরাহীম (আ)**–এর **অবস্থা** সমরণ করা। তিনি নিজেও তওহীদে বিশ্বাসী ছিলেন এবং ওসিয়তের মাধ্যমে] এ বিশ্বাসকে তিনি সন্তানদের মধ্যে চিরন্তন বাণীরূপে রেখে গেছেন, [অর্থাৎ সন্তানদেরকেও এ বিষয়ে ওসিয়ত করেছেন, যার কিছু কিছু প্রতিক্রিয়া রসূলুলাহ (সা)-র আমল পর্যন্ত অবাহিত ছিল। ফলে জাহিলিয়াত যুগেও আরবে কিছু সংখ্যক লোক শিরককে ঘূণা করত। এ ওসিয়ত তিনি এজনা করেন,] যাতে (প্রতি যুগে) তারা ( মুশরিকরা তওহীদ পন্থীদের কাছে তওহীদের বিশ্বাস শুনে শিরক থেকে) ফ্রিরে আসে। (কিন্তু তারা তবুও ফিরে আসেনি এবং এ দিকে মনোষোগ দেয়নি।) পরস্ত আমি তাদেরকে ও তাদের পূর্বপুরুষদেরকে (পাথিব) জীবনোপড়োগ করতে দিয়েছি, (তারা এতে মগ্ন হয়ে আছে। অবশেষে ( এই মগ্নতা ও উদাসীনতা থেকে জাগ্রত করার জন্য) তাদের কাছে সত্য কোরআন ( যা অলৌকিকতার কারণে নিজেই নিজের সত্যতার দলীল ) এবং স্পণ্ট বর্ণনাকারী রসূল (আল্লাহ্র পক্ষ থেকে) আগমন করেছে। যখন তাদের কাছে সত্য কোরআন আগমন করল, (এবং তার অলৌকিকতা প্রকাশ পেল,) তখন তারা বলল, এটা জাদু। আমরা একে মানি-ুনা।

# আনুষরিক ভাতব্য বিষয়

শুর্বিতী আয়াতের শেষে বলা হয়েছিল, মুশরিকদের কাছে তাদের পূর্বপুরুষদের অনুকরণ ব্যতীত শিরকের কোন দলীল নেই। বলা বাহল্য স্ম্পতট যুক্তিভিত্তিক ও ইতিহাসভিত্তিক প্রমাণাদি থাকা সত্ত্বেও কেবল পূর্বপুরুষদের অনুকরণ করা শুবই অযৌজিক ও গর্হিত কাজ। এখন আলোচ্য আয়াতসমূহে ইজিত করা হয়েছে যে, যদি পূর্বপুরুষদেরই অনুকরণ করতে চাও, তবে হয়রত ইবরাহীম (আ)-এর অনুসরণ কর না কেন, যিনি তোমাদের সম্প্রভত্তম পূর্বপুরুষ এবং যাঁর সাথে সম্পর্ক

রাখাকে ভোমরা গর্বের বিষয় মনে কর। ভিনি কেবল তওহীদেই বিশ্বাসী হিলেন না, বরং তাঁর কর্মপন্থা পরিষ্কার ব্যক্ত করে যে, যুক্তিভিত্তিক ও ইতিহাসভিত্তিক প্রমাণাদির উপস্থিতিতে কেবল পূর্বপুরুষদের অনুকরণ করা বৈধ নয়। তিনি যখন দুনিয়াতে প্রেরিত হন, তখন তাঁর গোটা সম্প্রদায় তাদের পূর্বপুরুষদের অনুকরণে শিরকে লিণ্ড ছিল। কিন্ত তিনি পূর্বপুরুষদের অনুকরণের পরিষর্ভে সুস্পত্ত প্রমাণাদির অনুসরণ করে সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্কছেদের কথা ঘোষণা করে বলেন, তিনি ক্রিক্তি ক্রেক্তি ক্রিক্তি ক্রিক্তিক ক্রিক্তি ক্রিক্তিক ক্রিক্তি ক্রিক্তি ক্রিক্তি ক্রিক্তি ক্রিক্তি ক্রিক্তি ক্রিক্তিক ক্রিক্তি ক্রিক্তি ক্রিক্তি ক্রিক্তি ক্রিক্তি ক্রিক্তি ক্রিক্তিক ক্রিক্তি ক্রিক্তি ক্রিক্তিক ক্রেক্তিক ক্রিক্তিক ক্রিক্তিক ক্র

এ থেকে আরও জানা গেল যে, কোন ব্যক্তি যদি কুক্মী ও অবিশ্বাসী দলের মধ্যে বসবাস করে এবং তাদের ধ্যান-ধারণার ব্যাপারে নীরব থাকে, তাকেও তাদের সমমনা মনে করার আশংকা থাকে, তাহলে কেবল তার বিশ্বাস ও কর্ম ঠিক করে নেরাই যথেক্ট হবে না, বরং সেই দলের বিশ্বাস ও কর্মের সাথে তার সম্পর্কাইনতা প্রকাশ করাও জরুরী হবে। সেমতে হয়রত ইবরাহীম (আ) কেবল নিজের বিশ্বাস ও কর্মকে মুশরিকদের থেকে স্বতন্ত্র করেই ক্ষান্ত থাকেননি, বরং মুখে ও সর্বসমক্ষে সম্পর্কাহীনতা ঘোষণা করেছেন।

তিরন্তন বাণীরাপে রেখে গেছেন।) উদ্দেশ্য এই ষে, তিনি তাঁর সন্তানদের মধ্যে একটি চিরন্তন বাণীরাপে রেখে গেছেন।) উদ্দেশ্য এই ষে, তিনি তাঁর তওহীদি বিশ্বাসকে নিজের সভা পর্যন্তই সীমিত রাখেন নি, বরং তাঁর বংশধরকেও এ বিশ্বাসে অটল থাকার ওসিয়ভ করেছেন। সেমতে তাঁর বংশধরদের মধ্যে বিরাট সংখ্যক লোক তওহীদপশ্বী ছিল। স্বয়ং মন্ধা মোকাররমা ও তার আশেপাশে রস্কুলাহ্ (সা)-র আকির্ভাব পর্যন্ত অনেক সুত্মনা ব্যক্তি বিদ্যমান ছিল, যারা শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিবাহিত হওয়ার গরেও ইবরাহীম (আ)-এর মূল ধর্মের উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল।

এ থেকে আরও জানা গেল যে, নিজেকে ছাড়াও সন্তানসন্ততিকে বিশ্বন্ধ ধর্মে প্রতিষ্ঠিত করার চিন্তা করাও মানুষের অন্যতম কর্তব্য। প্রশ্নমরগণের মধ্যে হ্যরত ইয়াকুব (আ) সম্পর্কেও কোরআন বর্ণনা করেছে যে, তিনি ওফাতের সময় পুরুদেরকে বিশুদ্ধ ধর্মে কায়েম থাকার ওসিয়ত করেছিলেন। সূতরাং যে কোন সন্তাব্য উপায়ে সন্তানসন্ততির কর্ম ও চরিব্র সংশোধনে পূর্ণ প্রচেষ্টা নিয়োজিত করা যেমন জরুরী, তেম্নি প্রগম্বরগণের সুন্নতও বটে। সন্তানদের সংশোধনের অনেক পদ্ধতি রয়েছে যা ছান বিশেষে অবলঘন করা যায়। কিন্তু শায়েশ আবদুল ওয়াহ্হার শারানী (র) 'লাতায়েকুল মিনান' গ্রন্থে একটি কার্যকরী গছতি বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, পিডান্যান্তা সন্তানদের সংশোধনের জন্য সমতে দোয়া করবেন। তা এই যে, পিডান্যান্তা সন্তানদের সংশোধনের জন্য সমতে দোয়া করবেন। গরিতাপের বিষয়, এই সহজ

প্রকৃতির প্রতি আজ্বাল ব্যাপক উদাসীনতা প্রদর্শন করা হচ্ছে। অবশ্য স্বয়ং পিতা-মাতাই এর অগুড় পরিণতি প্রত্যক্ষ করে থাকেন।

# وَقَالُوا لَوْلَا نُزِلَ هَلْدًا الْقُرُانُ عَلَىٰ رَجُهُلِ مِّنَ الْقَرْيَةِ عَظِيمٍ وَالْمَا الْقَرْيَةِ الْمَيْوَةِ اللَّهُ فَيْا وَ رَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجْتِ لِيَنْجُذَ بَعْضُهُمْ بَعْظًا اللَّهُ فَيْا وَ رَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجْتِ لِيَنْجُذَ بَعْضُهُمْ بَعْظًا اللَّهُ فَيْا وَ رَفَعْنَا بَعْضُهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجْتِ لِيَنْجُدُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا اللَّهُ فَيْا وَ رَفْعَنَا بَعْضُهُمْ أَوْقَ بَعْضِ دَرَجْتِ لِيَنْجُدُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا اللَّهُ فَيْا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ عَنْدُرِيْمًا يَجْمَعُونَ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَالْوَالِهُ اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ الْمُعْلَى اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَا اللّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَالِهُ اللَّالَةُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا عَلَى اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَا الللَّهُ فَا لَهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

(৩১) তারা বলে, কোরজান কেন দুই জনপদের কোন প্রধান ব্যক্তির উপর জবতীর্থ হল না? (৩২) তারা কি জাপনার পালনকর্তার রহমত বল্টন করে? আমি তালের মধ্যে তালের জীবিকা বল্টন করেছি পার্থিব জীবনে এবং একের মর্যাদাকে জপরের উপর উনীত করেছি, যাতে একে জপরকে সেবকরাপে প্রহণ করে। তারা যা সঞ্চয় করে, আপনার পালনকর্তার রহমত তদপেক্ষা উত্তম।

### তফসীরের সার-সংক্রেপ

[কাফিররা কোরআন সম্পর্কে একথা বলেছে, আর রস্নুদ্রাহ্ (সা) সম্পর্কে] তারা বলে, এ কোরআন (আলাহ্র কালাম হলে এবং রস্লের মাধ্যমে এসে থাকলে এটি) দুই জনপদের (অর্থাৎ মন্ধা ও তায়েফের) কোন প্রধান ব্যক্তির উপর অবতীর্ণ হল নাকেন? [অর্থাৎ রস্কোর জন্য প্রধান ও প্রডিগতিশালী হওয়া জরুরী। রস্কো করীম (সা) ধনাচ্যও নন, সমাজগতিও নন। কাজেই তিনি রসূল হতে পারেন না। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কথা খণ্ডন প্রসঙ্গে বলেন,] ছারা কি অপিনার পালনকর্তার বিশেষ ুরহমত (অর্থাৎ নবুয়ত) বন্টন করতে চায় ? (অর্থাৎ তারা কি বলতে চায় যে, নবুয়ত তাদের মত অনুযায়ী প্রাপ্ত হওয়া উচিত? তারা যেন নবুয়ত বশ্টনের দায়িত লাভের আকা**শ্চা** করে; অথচ এটা নিরেট মূর্খতা। কেননা, (পাথিব জীবনে তাদের জীবিকা আমিই বন্টন করেছি এবং (এ বন্টনে) একের মর্যাদা অপরের উপর উন্নত করেছি, যাতে (এই উপযোগিতা অজিত হয় যে,) একে অপরের দারা কাজ করিয়ে নেয় (ফলে জগতের বাবছাপনা ঠিক থাকে। এটা স্পল্ট'ও নিশ্চিত ষে,) আপনার পালনকর্তার (বিশেষ) রহমত (অর্থাৎ নবুয়ত) বহুগুণে সে বন্ধ (অর্থাৎ পাথিব ধনসম্পদ, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও পদমর্যাদা) অপেক্ষা উত্তম, যা তারা সঞ্চয় করে ফিরে। (সুভরাং পাথিব জীবিকা যখন আমিই বন্টন করেছি। তাদের মতের উপর হেড়ে দেইনি: অথচ এটা হীন পর্যায়ের বিষয়, তখন নবুরত, যা নিজেও উচ্চ পর্যায়ের

বিষয় এবং তার উপযোগিতাসমূহও উৎকৃষ্ট স্তরের, তা কিরাপে তাদের মতানুষায়ী বন্টন করা হবে?

# আনুষ্টিক ভাতব্য বিষয়

আলোচ্য আরাতসমূহে আরাহ্ তা'আনা মুশরিকদের একটি আর্গন্তির জওয়াব দিয়েছেন। তারা রস্কুলুয়াহ্ (সা)-র রিসানতের ব্যাপারে এ আপত্তি করত। প্রকৃতপক্ষেতারা গুরুতে এ কথা বিশ্বাস করতেই সদমত ছিল না যে, রস্কুল কোন মানুষ হতে পারে। কোরআন পাক তাদের এ মনোভাব কয়েক জায়গায় উল্লেখ করেছে যে, আমরা মুহাদ্মদ (সা)-কৈ কিরপে রস্কুল মানতে পারি, যখন সে সাধারণ মানুষের মতই পানাহার করে এবং বাজারে চলাফেরা করে? কিন্ত যখন কোর্জ্রানের একা-ধিক আয়াতে ব্যক্ত করা হল যে, কেবল মুহাদ্মদ (সা)-ই নন, দুনিয়াতে এ যাবত বত পয়গঘর আগমন করেছেন, তারা সবাই মানুষ ছিলেন। তখন তারা গাঁয়তারা পরিবর্তন করে বলতে গুরু করল যে, যদি কোন মানুষকেই নবুয়ত সমর্পণ করার ইচ্ছা ছিল, তবে মক্কা ও তায়েকের কোন বিত্তবান ও প্রভাব-প্রতিপতিশালী ব্যক্তিকে সমর্পণ করা হল না কেন? মুহাদ্মদ (সা) তো কোন প্রভাবশালী, ধনী ব্যক্তি নন। কাজেই তিনি নবুয়ত লাভের যোগ্য নন। রেওয়ায়েতে আছে যে, এ ব্যাপারে তারা মন্ধার ওলীদ ইবনে মুগীরা ও ওতবা ইবনে রবীয়া এবং তায়েকের ওরওয়া ইবনে মসউদ সক্ষী, হাবীব ইবনে আমর সক্ষী অথবা কেনানা ইবনে আবদে ইয়া'লীলের নাম পেশ করেছিল।—(রাহল মা'জানী)

মুশরিকদের এ আপতি প্রসদে আলাহ তা'আলা দু'টি উত্তর দিয়েছেন। প্রথম জওয়াব উদ্লিখিত আয়াতৰয়ের দিতীয় আয়াতে এবং দিতীয় জওয়াব এর সরবর্তী আয়াতে দেওরা হয়েছে। যথাছানেই এর ঝাখাও করা হবে। প্রথম জওয়াবের সারমর্ম এই যে, এ ব্যাপারে তোমাদের নাক গলানোর কোন অধিকার নেই যে, আলাহ্ কাকে নবুয়ত দিচ্ছেন এবং কাকে দিচ্ছেন না। নৰুমতের ৰণ্টন তোমাদের হাতে নয় যে, কাউকে নধী করার পূর্বে তোমাদের মত নিতে হবৈ। এটা সম্পূর্ণরূপে আর্রাহ্র হাতে। তিনিই মহান। উপযোগিতা অনুযায়ী এ কাজ সমার্থা করেন। তোমাদের অন্তিছ, ভান-বৃদ্ধি ও চেতনা নবুয়ত বন্টনের দায়িত্ব লাভের যোগাই নয়। নবুয়ত বন্টন তো অনেক উচ্চভরের কাজ, তোমাদের মর্যাদা, অন্তিছও স্বয়ং তোমাদের জীবিকা ও জীবিকার আসবাবপদ্র বন্টনের দায়িত্ব পালনেরও উপস্কুত নয়। কারণ, আমি জানি তোমাদেরকে এ দায়িত্ব দেওরা হলে তোমরা একদিনও জগতের কাজকারবার পরিচালনা করতে সক্ষম হবে না এবং গোটা ব্যবস্থাপনা ভঙুল হয়ে যাৰে। তাই আলাহ্ তা'আলা পাথিব জীবনে তোমা-দের জীবিকা বন্টনের দায়িছও তোমাদের হাতে সোপর্দ করেন নি, বরং এ কাজ নিজের হাতেই রেখেছেন। অতএব যথন নিম্নন্তরের এ কাজ তোমাদেরকে সোপর্গ করা বার না, তখন নবুয়ত কটনের মতো মহান কাজ কিরাপে তোমাদের হাতে সৌপর্দ করা যাবে। আয়াতসমূহের উদ্দেশ্য তো এতটুকুই, কিন্ত মুশরিকদেরকে জওরাব দান এসলে আলাহ

তা'আলা বিশ্বের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে যেসব ইন্সিত দিয়েছেন, সেওলো থেকে কতিপয় অর্থনৈতিক মূলনীতি চয়ন করা যায়। এখানে এওলোর সংক্ষিণ্ড ব্যাখ্যা জরুরী।

তাদের মধ্যে জীবিকা বন্টন করেছি। উদ্দেশ্য এই ষে, আমি আমার অপার প্রভার সাহায্যে বিষের জীবন ব্যবস্থা এমন করেছি যে, এখানে প্রত্যেক ব্যক্তি তার প্রয়োজনাদি মিটানোর ক্ষেত্রে অপরের সাহায্যের মুখাপেক্ষী এবং সকল মানুষ এই পারস্পরিক মুখাপেক্ষিতার সূত্রে প্রথিত হয়ে সমগ্র সমাজের প্রয়োজনাদি মিটিয়ে যাচ্ছে। আলোচা আয়াতটি খোলাখুলি ব্যক্ত করেছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা জীবিকা বন্টনের কাজ (সোশ্যালিজমের ন্যায়) কোন ক্ষমতাশালী মানবিক প্রতিষ্ঠানের কাছে সোপর্দ করেননি, যে পরিকন্ধনার মাধ্যমে স্থির করবে যে, সমাজের প্রয়োজনাদি কি কি, সেগুলো কিভাবে মেটানো হবে, উৎপাদিত সম্পদকে কি হারে কি কি কাজে লাগানো হবে এবং এগুলোর মধ্যে আয়ের বন্টন কিসের ভিডিতে করা হবে? এর পরিবর্তে এ সমস্ত কাজ আল্লাহ তা'আলা নিজের হাতে রেখেছেন। নিজের হাতে রাখার অর্থ এটাই যে, তিনি প্রত্যেককে অপরের মুখাপেক্ষী করে বিশ্ব-ব্যবস্থা এমনভাবে সাজিয়েছেন যে, এতে অস্থাভাবিক ইজারাদারী ইত্যাদির মাধ্যমে বাধা সৃষ্টি না করা হলে এ ব্যবস্থাটি আপনা-আপনি এসব সমস্যার সমাধান করে দেয়। পারস্পরিক মুখাপেক্ষিতার এই ব্যবস্থাকে বর্তমান অর্থনৈতিক পরিভাষায় 'আমদানী-রণ্তানীর' ব্যবস্থা বলা হয়। আমদানী-রণ্তানীর স্বাভাবিক নিয়ম এই যে, যে বস্তুর আমদানী কম অথচ চাহিদা রেশি, তার মূল্য বৃদ্ধি পায়। কাজেই উৎপাদন যত্ত্ৰজো সেই ৰস্ত উৎপাদনে অধিক মুনাফা দেখে সেদিকেই ঝুঁকে পড়ে। অতপর যখন আমদানী রুণ্ডানীর তুলনায় বেড়ে যায়, তখন মূলা হ্রাস পায়। ফলে সে বস্তুর অধিক উৎপাদন লাভজনক থাকে না এবং উৎপাদন যভওলো এর পরিবর্তে জন্য কাজে ব্যাপ্ত হয়ে যায়, যার প্রয়োজন বেশি। ইসল্লাম আমদানী ও রুণ্ডানীর এসব শক্তির মাধ্যমেই সম্পদ উৎপাদন ও বন্টনের কাজ নিয়েছে এবং সাধারণ অবস্থায় জীবিকা বন্টনের কাজ কোন মানবিক প্রতিষ্ঠানের হাতে হোপর্ন করেনি। এর কারণ এই যে, পরিকল্পনা প্রণয়নের যত উন্নত পদ্ধতিই আবিজ্ঞত হোক না কেন, এর মাধ্যমে জীবিকার প্রত্যেক্টি খুঁটিনাটি প্রয়োজন জানা সঙ্বপর নয়। এ ধরনের সামাজিক বিষয়ানি সাধারণত স্বাদ্ধাবিক ব্যবস্থার অধীনেই পরিচালিত হয়। জীবনের অধিকাংশ সামাজিক সমস্যা এমনি-ভাবে বাভাবিক গছায় আগনা-আগনি সমাধানপ্রাপ্ত হয়। এগুলোকে রাক্ট্রের পরিকর্মনা প্রণয়নের সোপর্দ করা জীবনে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করা ছাড়া কিছু নয়। উদাহরণত দিন কাজের জন্য এবং রাম্লি নিদ্রার জন্য। এ বিষয়টি কোন চুক্তি অথবা মানবিক পরিকল্পনা প্রণয়নের অধীনে স্থিরীকৃত হয়নি, বরং প্রকৃতির স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা আপনা-আপনি এ ফয়সালা করে দিয়েছে। এমনিভাবে কে কাকে বিয়ে করবে এ বিষয়টি স্বাড়াবিক ও প্রকৃতিগত ব্যবস্থার অধীনে আপনা থেকেই সন্দন্ন হয় এবং একে পরিকল্পনা

প্রণয়নের মাধ্যমে সমাধান করার কল্পনা কারও মধ্যে জাপ্তত হয়নি। উদাহরণত কে জান ও কারিগরির কোন বিভাগকে নিজের কার্যক্ষেপ্ত রূপে বেছে নিবে, এ বিষয়টি মানসিক আগ্রহ ও অনুরাগের পরিবর্তে সরকারের পরিকল্পনা প্রণয়নের উপর সোপর্দ করা একটা অযথা জবরদন্তি মাত্র। এতে প্রাকৃতিক নিয়মে বিপয়য় দেখা দিতে পারে। এমনিভাবে জীবিকার ব্যবহাও আল্লাহ্ তা'আলা নিজের হাতে রেখে প্রত্যেকের মনে সেই কাজের প্রেরণা সৃষ্টিভ করে দিয়েছেন, যা তার জন্যে অধিক উপয়ুক্ত এবং যা সে সুচুজাবে আনজাম দিতে পারে। সেমতে প্রত্যেক ব্যক্তি এমনকি একজন ঝাডুদায়ও নিজের কাজ নিয়ে আনন্দিত ও গবিত থাকে— তি করে দেওয়ার স্থানীনতা দেয়নি, বরং আমদানীর উপায়সমূহের মধ্যে হালাল ও হারামের পার্থক্য করে সুদ্, ফটকারাজি, জুয়া, মজুদদারি ইত্যাদিকে নিথিদ্ধ করে দিয়েছে। এরপর বৈধ আমদানীতেও থাকাত, ওশর ইত্যাদি কর আরোপ করে সেসব অনিলেটর মূলোৎপাটন করেছে, যা বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পাওয়া যায়। এতদসত্থেও কখনও ইজারাদারী প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেক্সেতা ডেঙ্কে দেওয়ার জন্য সরকারের হস্তজ্ঞে বৈধ রেখেছে।

ুসামাজিক সামোর তাৎপর্য ঃ ﴿ وَ فِعْنَا بِعِثْهِم قُولَ بِعَضٍ دَ وَجَا تِ वासि

এককে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নীত করেছি। এ থেকে জানা গেল যে, পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষের আয় সম্পূর্ণভাবে সমান হোক——এ অর্থে সামাজিক সাম্য-কাম্যও নয় এবং সম্ভবপরও নয়। আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্ট জগতের প্রত্যেক মানুষের দায়িছে কিছু কর্তব্য আরোপ করেছেন এবং কিছু অধিকার দিয়েছেন আর এতদুভয়ের মধ্যে স্বীয় প্রজার ভিত্তিতে এ গড় নির্বাচন করে দিয়েছেন যে, যার কর্তব্য ষত বেশি, তার অধিকারও তত বেশি। মানুষ বাতীত অন্যান্য সৃষ্ট জীবের দায়িছে কর্তব্য খুব কম আরৌপ করা হয়েছে। তারা হালাল ও হারাম, জায়েষ ও নাজায়েষের আওতাধীন নয়। তাই তাদের অধিকার সবচেয়ে কম। সেমতে তাদের ব্যাপারে মানুষকে প্রশস্ত স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। মানুষ নামে মার কিছু বিধি-নিষেধ পালন করে যেভাবে ইচ্ছা, তাদের ধারা উপ**রু**ত হতে পারে। সেমতে কোন কোন জীবকে মানুষ কোট ভক্ষণ করে, কোন কোনটির পিঠে সওয়ার হয় এবং কোনটিকে পদতলে পিউট করে, কিন্ত একে এসব জীবের অধিকার হরণ বলে গলা করা হয় না। কারণ তাদের কর্তবা া কম**্বিধায় তাদের জবিকারও কম। সৃষ্ট**্রজগতের মধ্যে সর্বাধিক কর্তব্য মানুষ ও জিনের দায়িছে আরোপ করা হয়েছে। তারা প্রত্যেকটি কথা ও কর্ম এবং উঠা ও বসার ব্যাপারে আলাহ্ তা'আলার কাছে কৈফিয়ত দিতে বাধ্য। তারা তাদের দায়িত্ব পালন না করলে পরকালে কঠোর শান্তির যোগা হবে। তাই আলাহ্ তা'আলা ুমানুষ ও জিনকে অধিকারও সবচেয়ে বেশি দিয়েছেন। পরস্পরভাবে মানুষের কেরেও লক্ষ্যুরাখা হয়েছে

যে, যার দায়িত্ব ও কর্তব্য অপরের তুলনায় বেশি, তার অধিকারও বেশি। মনুষাকুলের মধ্যে সর্বাধিক দায়িত্ব যেহেতু পয়গম্বরগণের উপর আরোগিত হয়েছে, তাই তাঁদেরকে অধিকারও অন্যাদের তুলনায় বেশি দেওয়া হয়েছে।

আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায়ও আল্লাহ্ তা'আলা এই মাপকাঠির প্রতি লচ্চ্য রেখেছেন। প্রত্যেক ব্যক্তি যতটুকু দায়িত্ব বহন করে, তাকে ততটুকু অসুবিধা প্রদান করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বলা বাছলা, মানুষের কর্তব্যে সমতা আনয়ন করা একেবারে অসভব এবং তাতে তফাৎ হওয়া অপরিহার্য। এটা কিছুতেই হতে পারে না যে, প্রত্যেকের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পূর্ণ অপরের সমান হবে। কেননা, আর্থ-সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য মানুষের সৃষ্টিগত যোগ্যতা ও প্রতিভার উপর নির্ভরশীল। এর মধ্যে দৈহিক শক্তি, স্বাস্থ্য, বিবেক, বয়স, মেধা, দক্ষতা, কর্মতৎপরতা ইত্যাদি সবই অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যেকেই খোলা চোখে অবলোকন করতে পারে যে, এসব ভণের দিক দিয়ে সকল মানুষের মধ্যে সমতা সৃষ্টি করার সাধ্য সর্বাধিক উন্নত সমাজতান্ত্রিক সরকারেরও নেই। মানুষের যোগ্যতা ও প্রতিভার মধ্যে ষখন পার্থক্য অপরিহার্য, তখন তাদের কর্তব্যেও পার্থক্য অবশ্যম্ভাবী হবে। অর্থনৈতিক অধিকার কর্তব্যের উপরই নির্ভরশীল বিধায় আমদানী-তেও পার্থক্য হওয়া অপরিহার্য। কেননা কর্তব্যে পার্থক্য রেখে যদি সকলের আমদানী সমান করে দেওয়া হয়, তবে এর মাধ্যমে কখনও ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না। এমতাবস্থায় কিছু লোকের আমদানী তাদের কর্তব্যের তুলনায় বেশি এবং কিছু লোকের কম হবে, যা সুস্পত্ট অবিচার। এ থেকে স্পত্ট হয়ে উঠল যে, আমদানীতে পূর্ণ সাম্য কোন যুগেই ইনসাফভিত্তিক হতে পারে না। সুতরাং সমাজ-তত্ত্ব তার চরম উন্নতির যুগে (পূর্ণ মান্তায় সামাবাদের যুগে) যে সামোর দাবি করে, তা কোন অবস্থাতেই গ্রহণীয় ও ইনসাফডিজিক নয়। তবে কার কর্তব্য বেশি, কার কম এবং, এ হারে কার কত্টুকু অধিকার হওয়া উচিত, এটা নির্ধারণ করা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত দুরুহ ও কঠিন কাজ। এটা সঠিকভাবে নির্ধারণ করার জন্য মানুষের কাছে কোন, মাপকাঠি নেই। যাঝে মাঝে দেখা যায় একজন দক্ষ ও অভিজ ইজিনিয়ার এক ঘণ্টায় এত টাকা আয় করে, যা একজন অদক্ষ শ্রমিক সারাদিন অনেক মণ মাটি ব্য়েও আয় করতে পারে না। কিন্ত ইনসাক্ষের দৃষ্টিতে দেখলে এক তো ভ্রমি-কের সারাদিনের স্বাধীন পরিভ্রম ইঞ্জিনিয়ারকে প্রদত্ত গুরু দায়িছের সমান হতে পারে না, এছাড়া ইজিনিয়ারের আমদানী কেবল এক ঘণ্টার পরিত্রমের প্রতিদান ন্য়; বরং এতে রছরের পর বছর মন্তিক ক্ষয় ও অধ্যবসায়ের প্রতিদানেরও অংশ আছে, যা সে ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা অর্জনে ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ এবং তাতে অভিভাতা ও দক্ষতা অর্জনে স্থ্য করেছে। সমাজতভ্র তার প্রাথমিক ন্তরে আয়ের এই পার্থকা খীকার করে নিয়েছে।

১, সমাজ্তরের বজব্য এই বে, আম্পানীতে প্রোপুরি সাহা আনয়ন করা বদিও তাৎক্ষণিকভাবে সভবপর ময়, কিও সমাজ্তরের প্রাথমিক মূলনীতিসমূহ পালন অব্যাহত থাকলে ভবিবাতে এমন
এক মুপ আসবে, যথন আম্পানীতে পুরোপুরি সামা অথবা মালিকানার পুরোপুরি অভিনতা সল্টি হয়ে
বাবে। সেটা হবে পূর্ণ মালার সাম্যবাদের মুগ।

সেমতে সকল সমাজতান্তিক দেশে জনসংখ্যার বিভিন্ন ব্যরের মধ্যে বেতনের বিরাট গার্থকা দেখা খায়। কিন্তু এ ব্যাগারেই তাদের পদস্থলন ফ্রেটছে হব, উৎপালনের সকল উৎস সরকারের তহবিলে দিয়ে জনগণের কর্তব্য নির্ধারণ ও তদনুষায়ী আছলদানী বন্টনের কাল্পও সরকারের কাছে ন্যন্ত করেছে। অথচ উপরে বণিত রয়েছে যে, কর্তব্য ও অধিকারের মধ্যে অনুপাত কায়েম রাখার জন্য মানুষের কাছে কোন মাপকাঠি নেই। সমাজতন্তের কর্মপদ্ধতি অনুধায়ী সারা দেশের মানুষের জীবিকা নির্ধারণ গের কাজ সরকারের কতিপয় কর্মীর হাতে এসে গেছে। তারা থাকে যতটুকু ইচ্ছা, দেওয়ার এবং যতটুকু ইচ্ছা, না দেওয়ার ক্ষমতা লাভ করেছে। প্রথমত এতে দুর্নীতি ও অজন প্রীতির জন্য প্রশন্ত ময়দান খোলা রয়েছে, যার সিঁড়ি বেয়ে আমলাতত্র ফুলে কলে সমৃদ্ধ হয়। দিতীয়ত যদি সরকারের সকল কর্মীকে ফেরেশতাও ধরে নেওয়া হয় এবং তারা বান্তবিকই ন্যায় ও সুবিচারের ভিত্তিতে দেশে আমদানী বন্টন করতে আহাহী হয়, তবে তাদের কাছে এমন কোন মাপকাঠি আছে কি, যন্দ্ররা তারা একজন ইজিনিয়ার ও একজন ভ্রমিকের কর্তব্যের পার্থক্য এবং তদনুপাতে তাদের আমদানীর ইনসাক্ষভিত্তিক পার্থকা সম্পর্কে ক্ষরসালা দিতে পারে?

বান্তব ঘটনা এই যে, এ বিষয়ের ফয়সালা মানব বুদ্ধির অনুভূতির উর্ধো।

তাই সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ একে নিজের হাতে রেখেছেন। আলোচ্য তুলিক

-- আরাতে আরাহ্ তা'আনা ইরিত করেছেন যে, এই পার্থকা নির্ধারণের কাজ আমি মানুষকে সোপর্দ করার পরিবর্তে নিজের হাতে রেখেছি। এর অর্থ এখানে তাই বে, দুনিয়াতে প্রত্যেকের প্রয়োজন অপরের সাথে জড়িত করে দেওয়া হয়েছে। ফলে প্রত্যেকেই নিজের প্রয়োজন মেটানোর জন্য অপরকে ততটুকু দিতে বাধ্য, যতটুকুর সে যোগ্য। এখানেও পারস্পরিক মুখাপেকিতার উপর ভিতিশীল আমদানী ও রুণ্তানীর ব্যবহা প্রতোকের আমদানী নির্ধারণ করে। অর্থাৎ প্রত্যেকেই নিজে করসালা করে যে, যতটুকু কর্তবা সে নিজ দায়িছে নিয়েছে, তার কন্তটুকু বিনিময় তার জন্য যথেল্ট। এর কম পাওয়া গেলে সে সেই কাজ করতে সম্মত হয় না এবং বেশি চাইলে প্রতিপক্ষ তাকে কাজে নিয়েজিত করে না।

গ ١٠٠ المناسطة الم

তবে কতক অহাভাবিক পারীছিতিতেই বড় বড় পুঁজিপতিরা আমদানী ও রুপ্ডাননীর এই প্রাকৃতিক ব্যবস্থা থেকে অবৈধ ফায়দা লুটতে পারে, তা গরীবদেরকে ভাদের প্রকৃত প্রাপ্য অপেক্ষা কম মজুরিতে কাজ করতে বাধ্য করতে পারে। ইসলাম প্রথমত হালার-হারাম ও জায়েয়ে—নাজায়েয়ের সুদ্রপ্রসারী বিধি-বিধানের সাহায়ে এবং বিতীয়ত নৈতিক আচরণাবলী ও পরকাল চিম্বার মাধ্যমে এহেন পরিছিতি সুল্টি হওয়ার পথে বাধার প্রাচীর গড়ে তুলেছে। যদি কখনও কোন স্থানে এই পরিস্থিতির উদ্ভব হয়ে যায়, তবে ইসলাম রাষ্ট্রকে অহাভাবিক প্রিস্থিতির স্থীমা পর্যন্ত মজুরি নির্ধারণের ক্ষমতা দান করেছে। বলা বাহলা, এটা কেবল অহাভাবিক পরিস্থিতি পর্যন্ত স্থায়ন বেই। কেননা, এর ক্ষতি উপ্কারের তুলনায় অনেক বেশি।

ইসলামী সাম্যের অর্থ ঃ উদ্লিখিত ইলিতসমূহ থেকে এ কথা স্পন্টরূপে ফুটে উঠে যে, আমদানীতে পুরোপুরি সাম্য ন্যায় ও সুবিচারের দাক্তিনয়। এ সাম্য কার্যত কোথাও কারেম হয়নি এবং হতে পারে না। এটা ইসলামেরও কান্স নয়। তবে ইসলাম আইন, সামাজিকতা ও অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে সামা প্রতিষ্ঠা করেছে। এর অর্থ এই যে, উল্লিখিত প্রাকৃতিক কর্মপদ্ধতি অনুসারে যার যতটুকু অধিকার নিদিল্ট হয়ে যায়, তা অর্জন করার আইনগত ও সমাজগত অধিকারে সকলেই সমান । এ বিষয়ের কোন অর্থ হয় না যে, একজন ধনী, প্রভাব প্রতিপত্তিশালী ও পদাধিকারী ব্যক্তি তার অধিকার সসম্মানে ও সহজে অর্জন করবে, আর গরীব বেচারী তার অধিকার অর্জনের জন্য ঘারে ঘারে ধারা খেয়ে ফিরবে এবং লান্ছিত ও অপমানিত হবে, আইন ধনীর অধিকার সংরক্ষণ করবে আর গরীবদের বেলায় আইনের বাণী নিভৃতে কাঁদবে। এ বিষয়টি হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) খলীফা হওয়ার পর এক ভাষণে তুলে ধরেছিলেন :و ا الله ما عند ی क हैं के و ا الفعيف عتى اخذ الحق لغ ولا مندى افعف من القوى حتى صَنْ الحَيِّ مَنْك — صَفْا — صَفْا الحَيِّ مِنْك — صَفْا — صَفْا الحَيِّ مِنْك সে পর্যন্ত আমার কাছে দুর্বল অপেক্ষা শক্তিশালী কেউ নেই এবং আমি যে পূর্যন্ত সবলের কাছ থেকে অধিকার আদায় না কার, সে পর্যন্ত সবল অপেকা দুর্বল আমার কাছে **त्क्ष (नदे**।

এমনিভাবে নির্ভেজন অর্থনৈতিক দৃ্টিটকোপে ইসলামী সাম্যের অর্থ এই যে, ইসলামের দৃ্টিটতে প্রত্যেকেই উপার্জনের সমান সুষোগ-সুবিধা লাভ করবে। ইসলাম এটা পছল করে না যে, কয়েকজন বড় বড় ধনপতি ধনসম্পদের উৎস মুখ দখল করে নিজেদের ইজারাদারী প্রতির্ভিত করে নেবে এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য বাজারে বসাও দুরাহ করে তুলবে। সেমতে সুদ, ফটকাবাজি, জুয়া মজুদদারি এবং ইজারা-দারী ভিত্তিক বাণিজ্যিক চুক্তি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। এছাড়া যাকাত, উপর, খারাজ, ভরণ-পোষণের বায়, দান-খয়রাত ও অন্যান্য কর আরোপ করে এমন পরিবেশ গড়ে তোলা হয়েছে, যাতে প্রত্যেক মানুষ তার ব্যক্তিগত যোগাতা, ত্রম ও পুঁজি অনুপাতে উপার্জনর উপযুক্ত সুয়োগ-সুবিধা লাভ করতে সক্ষম হয় এবং এর করাশুন্তিভো একটি সুখী সমাজ গড়ে উঠতে পারে। এতসবের গরেও আমদানীতে যে পার্থক্য থেকে যাবে, ডাংগ্রহুতপক্ষে অপরিহার্য। মনুষ্যকুলের মধ্যে যেমন রাপ, সৌক্ষর্য, শক্তি, খাখ্য, জানবুদ্ধি, মেখা, সভান-সভতির বিদ্যমান পার্থক্য মেটানো সভবপর নয়, তেমনি এ পার্থক্যও মিরোপ হওয়ার নয়।

وَلُوْلاً آنَ يَكُونَ النَّاسُ امَّةً وَاحِدَةً لَجَعُلْنَا لِمَنْ يَكُفُرُ بِالرَّضْلِي لِلنَّوْتِهِمْ لِلنَّوْتِهِمْ مُتُفَا مِنْ فَقَا مِن وَضَاةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظُهُرُونَ فَ وَلَيْنُوتِهِمْ النَّوْقَ مَنْ اللَّهُ وَالْحَرُونَ فَ وَرُخُرُقًا وَإِن كُلُ وَلِكَ لَنَّا مُنَاعُ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَالْاخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِيْنَ فَى مَثَاعُ الْحَيْوةِ الدّنْيَا وَالْاخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِيْنَ فَى مَثَاعُ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَالْاخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِيْنَ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَيْدةِ الدُّنْيَا وَالْاخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِيْنَ فَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُورَةُ عَنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِيْنَ فَى اللَّهُ الْحَالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحَالَةُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الل

(৩৩) মান সব মানুষের এক মতাবলমী হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকত, তবে যারা দরাময় আরাহকে অমীকার করে আমি তাদেরকে দিতাম তাদের গৃহের জন্য রৌপ্য নির্মিত ছাদ ও সিঁড়ি, যার উপর তারা চড়ত (৩৪) এবং তাদের গৃহের জন্য দরকা দিতাম এবং পালংক দিতাম, যাতে তারা হেলান দিয়ে বসত। (৩৫) এবং মূর্ণ-নির্মিতও দিতাম। এওলো সবই তো পার্থিব জীবনের ভোগ সামগ্রী মার। আর পরকাল আপনার পালনকর্তার কাছে তাদের জন্যেই যারা ভয় করে।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(কাঞ্চিররা ধন-সম্পদের প্রাচুর্যকে নবুয়ত লাভের শর্ত মনে করে, অথচ নবুয়ত এক মহান বিষয়—এর যোগাতার শর্তও মহানই হওয়া উচিত। পাঞ্চিব ধন-দৌলত ও প্রভাব-প্রতিপত্তি আমার কাছে এত নিকৃষ্ট য়ে,) য়িদ (প্লায়) সব মানুষের এক মতাবল্পমী (অর্থাৎ কাঞ্চির) হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকত, তবে যারা আলাহর সাথে কুফরী করে, (ফলে আলাহ্র কাছে খুব ঘৃণিত হয়) আমি তাদেরকে দিতাম ভাদের প্রহের জন্য রৌপা নিমিত ছাদ, (রৌপা নিমিত) সিঁড়ি মার উপর তারা উঠত (ও নামত) এবং তাদের গ্রের জন্য (রৌপা নিমিত) দরজা দিতাম এবং (রৌপা নিমিত) পালংক দিতাম, মাতে তারা হেলান দিয়ে বসত এবং (এসব বল্পই) মর্ণ নিমিতও দিতাম। (অর্থাৎ কিছু রৌপ্য ও কিছু ম্বর্ণ নিমিত দিতাম (ক্রিম্ব এসব আসবাবপত্র সকল কাফ্রিরকে এজন্য দেওয়া হয়নি যে, অধিকাংশ মানুষের স্বভাবে ধন-সম্পদের লাল্যা প্রবল। কাজেই এসব আসবাবপত্র কুফরী অবলম্বন করত। হয়ে যেত। ফলে অল সংখ্যক লোক বাদে প্রায় সকলেই কুফরী অবলম্বন করত।

তাই সকল কাফিরকে এই ঐহর্ম দান করিনি। এই উপযোগিতা লক্ষ্য না হলে তাই করতাম। বলা বাহল্য, শরুকে মূল্যবান বস্তু দেওয়া হয় না। এ থেকে জানা গেল বে, পার্থিব ধন-সম্পদ প্রকৃতপক্ষে কোন মহৎ বস্তু নয়। কাজেই এটা নবুরতের নায় মহান পদের যোগ্যতার শর্তত হতে পারে মা। পক্ষান্তরে নবুরতের শর্ত হতে কতিপয় উচ্চন্তরের নৈপুণ্য, যা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে পয়গম্বরগণকে দান করা হয়। এসব নৈপুণ্য মুহাম্মদ (সা)-এর মধ্যে পূর্ণমালায় বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং নবুয়ত তাঁর জন্যই শোজনীয়—মন্ধা ও তায়েকের সর্দায়দের জন্য নয়।) এগুলো সবই (অর্থাৎ উল্লিখিত আসবাকপর) তো পাধিব জীবনের ডোক্সক্ষান্তী মাল্ল। আর পরকাল (য়া চিরক্তন ও তদপেক্ষা উত্তম, তা) আপনার পালনকর্তার কাছে আল্লাহ্ ভীরুদের জন্মেই।

# লানুষলিক ভাতব্য বিষয়

ধন-দৌলতের প্রাচুর্য শ্রেচন্তের কারণ নরঃ কাফিররা বলেছিল, মন্ত্রা ও তারেকের কোন বড় ধনাত্য ব্যক্তিকে প্রপদ্ধর করা হল না কেন? আলোচ্য আরাতসমূহে এর দিতীয় জওয়াব দেওয়া হয়েছে। এর সারমর্য এই মে, নিঃসন্দেহে নবুয়তের জন্য কিছু যোগাতা ও শর্ত থাকা জরুরী। কিন্ত ধন-দৌলতের প্রাচুর্যের ডিডিতে কাউকে নবুয়ত দেওয়া যায় না। কেননা, ধন-দৌলত আমার দৃল্টিতে এত নিক্লট ও ছেয় যে, সব মানুরের কাফির হয়ে যাওয়ার আলংকা না থাকলে আমি সব কাফিনরের উপর বর্গ-রৌগোর বুল্টি বর্ষণ করতাম। তিরমিবীর এক হাদেমসার্যুলুরাহ্ (সা) বলেন ঃ এই আ আই আ আই আ আই আরাহ্ তা আলাহ্র কাছে মশার এক পাখার সমানও আরাদা রাখত, তবে আলাহ্ তা আলা কোন কাফিরকে দুনিয়া থেকে এক ভোক পানিও দিতেন না। এ থেকে জানা গেল যে, ধন-সম্পদের প্রাচুর্যও কোন শ্রেচন্তের জনা কতিপয় উচ্চন্তরের ওপ থাকা অত্যাবশাক। সেওলো মুহান্মদের (সা)-এর মধ্যে পূর্ণমালায় বিদ্যমান রয়েছে। কাজেই কাফিরদের আগতি সম্পূর্ণ অসায় ও বাতিল।

আয়াতে 'সব মানুষ কাফির হয়ে যেত' এর অর্থ বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ কাফির হয়ে যেত। নতুবা আল্লাহ্র কিছু বান্দাহ আজও আছে, যারা বিশ্বাস করে ষে, কুফরী অবলম্বন করে তারা ধন-দৌলতে রাত হয়ে যেতে পারে। কিন্ত তারা ধন-দৌলতের খাতিরে কুফরী অবলম্বন করে না। এরাপ কিছু লোক সম্ভবত তখনও সমানকৈ আঁকড়ে থাকত। কিন্তু ভাদের সংখ্যা হত আটার মধ্যে লক্তির তুলা।

وَمَنْ يَعْشُ عَن ذِكِر الرَّحْلِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَنَّا فَهُولَهُ فَرِينَ ۞ وَإِنَّهُمُ لَيُطَنَّا فَهُولَهُ فَرَنِينَ ۞ وَإِنَّهُمُ لَيُصُدُّونَ ۞ حَتَى إِذَا جَاءً كَا لَيْ لَكُونَ مُ مُنْ مَدُونَ ۞ حَتَى إِذَا جَاءً كَا

قَالَ لِلَيْتَ بَيْنِيُ وَبَيْنِكَ بُعُدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِعُسَ الْقَرِيْنِ ﴿ وَلَنَ الْمُنْعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْ تَوُ الْكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ وَكُنَ الْمُنْعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْ تَوُ الْكُمْ إِنْكُمْ إِنْكُمْ الْمُنْعَالِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

(৩৬) যে ব্যক্তি দরামর আলাহ্র সমরণ থেকে চোখ ফিরিয়ে নের, আমি তার জন্য এক শয়তান নিয়োজিত করে দেই, অভপর সে-ই হয় তার সন্ধী। (৩৭) শয়তান-রাই মানুষকে সংগধে বাধা দান করে, জার মানুষ মনে করে যে, তারা সংগধে রয়েছে। (৩৮) অবশেষে যখন সে আমার কাছে আসবে, তখন সে শরতনিকে বলবে, হার, আমার ও তোমার মধ্যে যদি পূর্ব-পশ্চিমের দূরত্ব থাকত। কত হীন সভী সে। (৩৯) তোমরা যখন কৃষ্ণর করছিলে, তখন তোমাদের আজকে আযাব শরীক হওয়া কোন কাজে আসবে না। (৪০) আপনি কি বধিরকে শোনাতে পারবেন? জখবা যে অম ও যে স্পত্ট পথদ্রতটতায় লিণ্ড, তাকে পথ প্রদর্শন করতে পারবেন? (৪১) অতপর আমি যদি আপনাকে নিয়ে যাই, তবু আমি তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেব। (৪২) অথবা যদি আমি তাদেরকে যে আযাবের ওয়াদা দিয়েছি, তা আপনাকে দেখিয়ে দেই, তবু তাদের উপর আমার পূর্ণ ক্রমতা রয়েছে। (৪৩) অতএব আপনার প্রতি বে ওহী নাখিল কুরা হয়, তা দুচ্ভাবে অবলঘন করুন। নিঃসন্দেহে আপনি সরল পথে রয়েছেন। (৪৪) এটা আপনার ও আপনার সুম্প্রদায়ের জন্য উল্লিখিত থাকবে এবং শীসুই আপনারা জিভাসিত হবেন। (৪৫) আপনার পূর্বে আমি যেসব রসূল প্রেরণ করেছি, ডাদেরকে জিভেস করুন, দরাময় আলাহ ব্যতীত আমি কি কোন উপাস্য দ্বির করেছিলাম ইবাদতের জন্যে ?

# তফসীরের সার–সংক্ষেপ

ষে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপদেশ ( অর্থাৎ কোরআন ও ওহী) থেকে (জেনেডনে) অন্ধ হয়ে যায়, ( যেমন, কাফিররা পর্যাপ্ত ও সন্তোষজনক প্রমাণাদি সন্ত্রেও মূর্ঘ সাজে ) আমি তার জন্য এক শয়তান নিয়োজিত করে দেই, অতপর সে-ই হয় তার (সর্বকালীন) সহচর। তারাই ( অর্থাৎ এসব সহচর শয়তানরাই) তাদেরকে (অর্থাৎ, কোরআন থেকে বিমুখ মানুষকে সর্বদা) সংগধে বাধাদান করে। ( নিয়োজিত করার এটাই ফল।) আর তারা (সংগথ থেকে দূরে থাকা সন্ত্বেও) মনে করে যে, তারা সংগথে আছে। (অতএব এরূপ লোকদের সৎপথে আসার আশা নেই। কাজেই আগনি দুঃখ করবেন না এবং মনে সান্থনা রাখুন যে, তাদের এ গাঞ্চলতি সত্বরই দূর হবে। তারা সম্বরই নিজেদের ভুল বুঝতে পারবে। কেননা, এটা কেবল দুনিয়া পর্যন্তই সীমাবদ্ধ।) অবশেষে যখন সে আমার কাছে আসবে ( এবং তার ভুল প্রকাশ পাবে), তখন (সহচর শয়তানকে) বলবে, হায়, আমার ও তোমার মধ্যে র্যদি (দুনিয়াতে) পূর্ব ও পশ্চিমের দূরত্ব থাকত (কেননা, তুমি) ছিলে নিকৃষ্ট সহচর! (তুমিই তো আমাকে পথব্ৰুণ্ট করেছিলে, কিন্তু এ পরিতাপ তখন কাব্বে আসবে না। এ ছাড়া তাদেরকে বলা হবে,) তোমরা যখন (দুনিয়াতে) কুফর করেছ, তখন আজ যেমন পরিতাপ তোমাদের উপকারে আসেনি তেমনি) আজকের এ বিষয়টিও (অর্থাৎ ভোমার ও শয়তানের) আযাবে শরীক হওয়া তোমাদের কোন উপকারে আসবে না। (দুনিয়াতে মাঝে মাঝে অন্যদেরকেও নিজের মত বিপদে শরীক দেখে যেমন, এক প্রকার সাম্প্রনা লাভ হয়, জাহালামে তা হবে না। কারণ, জাহালামের আযাব হবে খুব তীব্র। অপরের দিকে ভূক্ষেপও হবে না। প্রভ্যেকেই নিজেকে সর্বাধিক আমাবে লিশ্ত মনে করবে।) অতএব ( আপনি ষখন জাননেন ষে, তাদের হিদায়তের কোন আশা নেই, তখন) আপনি কি (এমন) বধিরকে জুনাতে পারবেন? অথবা যে অন্ধ ও যে প্রকাশ্য পথরুষ্টতায় লিপ্ত, তাকে পথে আনতে পারবেন? (অর্থাৎ তাদের হিদায়ত আপনার ইখতিয়ারের বাইরে।) জতপর (তাদের এই অবাধ্যতার কারণে অবশ্যই শান্তি হবে—আপনার জীবন্দশায় অথবা ওফাতের পরে। সুতরাং) আমি যদি আপনাকে (দুনিয়া থেকে) নিয়ে যাই, তবুও আমি তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ্নেব, অথবা যদি আমি তাদেরকে যে আয়াবের ওয়াদা দিয়েছি তা ( আপনার জীবদ্দশায় তাদের উপর নাষিল করে) আপনাকে তা দোখরে দেই, তবুও (অবান্তর নয়। কেননা) তাদের উপর আমার পূর্ণ ক্রমতা রয়েছে। (অর্থাৎ আয়াব অবশ্যই হবে—যখনই হোক। অতএব আপনি সাম্পুনা রাখুন এবং নিশ্চিন্তে) কোরআনকে দৃচ্ভাবে অবলঘন করুন, যা আপনার প্রতি ওহীর মাধ্যমে নাষিল করা হয়েছে। (কেননা) আপনি নিঃসন্দেহে সরল পথে আছেন। (অর্থাৎ নিজের কাজ করে যান, অপরের কাজের জন্য দুঃখ করবেন না।) এ কোরআন (যা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে,) আপনার জন্য ও আপনার সম্প্রদায়ের জন্য খুব সম্মানের বস্ত। ( কারণ, এতে আপনাকে ্প্রত্যক্ষভাবে এবং আপনার সম্প্রদায়কে পরোক্ষভাবে সম্বোধন করা হয়েছে। সাধারণ

রাজা-বাদশাহ্র সাথে কথা বলাকে সম্মানের বিষয় মনে করা হয়। রাজাধিরাজ আলাহ্
যার সাথে কথা বলেন, তার তো সম্মানের অন্তই থাকে না।) শীস্ত্রই (কিয়ামতের দিন)
তোমরা (নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে) জিঞাসিত হবে। ( আপনাকে কেবল তবলীপ
সম্পর্কে জিঞ্জেস করা হবে, যা আপনি পূর্ণরূপে সম্পাদন করেছেন। আর তাদেরকে
কর্ম সম্পর্কে জিঞ্জেস করা হবে। সূতরাং তাদের কর্ম সম্পর্কে যথন আপনি জিভাসিত
হবেন না, তখন আপনার চিন্তা কিসের? আমার অবতীর্ণ ওহীতে তথহীদ সম্পর্কেই
কাঞ্চিরদের বড় আপন্ডি। প্রকৃতপক্ষে এর সত্যতার ব্যাপারে সকল পয়গছরই একম্ত।
সেমতে আপনি যদি চান, তবে) আপনার পূর্বে আমি যেসব পয়গছর প্রেরণ করেছি,
তাদেরকে জিজেস করুন ( অর্থাৎ তাদের অবশিস্ট কিতাব ও সহীক্ষরে অনুসন্ধান করে
দেখুন), দয়ায়য় আলাহ্ ব্যতীত (কোন সময়) আমি কি কোন উপাস্য ছির করেছিলাম
তাদের ইবাদত করার জন্য? (এতে উদ্দেশ্য অপরকে ওনানো যে, কেউ চাইলে অনুসন্ধান
করে দেখুক। কিতারে খুঁজে দেখাকে "পয়গছরগণকে জিভাসা করুন" বলে ব্যক্ত
করার উদ্দেশ্য কাফিরদের জক্ষমতা ফুটিয়ে তোলা।)

# আনুষয়িক ভাতব্য বিষয়

আলাহ্র সমরণ থেকে বিমুখতা কুসংসর্গের কারণ ঃ ুওঁ ওঁ তুঁত ১০০০

ভিত্র ভিত্র ভিত্র ভারতি আরাহ্র উপদেশ অর্থাৎ কোরআন ও ওহা থেকে জেনেশুনে বিমুখ হয়, আমি তার জন্য এক শয়তান নিয়োজিত করে দেই। সে দুনিয়াতেও তার সহচর হয়ে থাকে এবং তাকে সৎকর্ম থেকে নিয়ভ করে, কুকর্মে উৎসাহিত করে এবং পরকালেও যখন সে কবর থেকে উণ্থিত হবে, তখন তার সঙ্গে থাকবে। অবশেষে উভয়ে জাহায়ামে প্রবেশ করবে। (কুরতুবী) এ থেকে জানা পেল যে, আল্লাহ্র সমরণ থেকে বিমুখতার এতটুকু শাস্তি দুনিয়াতেই পাওয়া য়য় য়ে, তার সংসর্স খারাপ হয়ে য়য় এবং মানুষ-শয়তান অথবা জিন-শয়তান তাকে সংকর্ম থেকে দুরে সরিয়ে অসৎ কর্মের নিকটবতী করে দেয়। সে পথদ্রভাত্রার যাবতীয় কাজ করে, অথচ মনে করে য়ে, খুব ভাল কাজ করছে। (কুরতুবী) এখানে য়ে শয়তানকে নিয়োজিত করার কথা বলা হয়েছে, সে সেই শয়তান থেকে ভিয়, য়ে প্রত্যেক মুণমিন ও কাফিরের সাথে নিয়োজিত রয়েছে। কেননা, সেই শয়তান মুণমিনের নিকট থেকে বিশেষ বিশেষ সময়ে সরেও যায়, কিন্তু এ শয়তান সদাসর্বদা জোঁকের মত লেগেই খাকে।—(বয়ানুল কোয়জান)

—এ আরাতের দুরকম তফসীর হতে গারে—এক, ঘদন তোমাদের কুকর ও শিরক প্রমাণিত হয়ে গেছে, তখন পরকালে তোমাদের এ পরিতাপ কোন কাজে আসবে না যে, হায়, এই শরতান যদি আমা থেকে দূরে থাকত। কেননা, তখন তোমরা সবাই আষাবে শরীক থাকবে। এমতাবছায় انْكُمْ فِي الْعَذَابِ -এর অর্থ হবে لا نكم عَلَي الْعَدَابِ

শ্বিতীর সন্তাব্য তফসীর এই যে, সেখানে পৌছার পর তোমাদের ও শরতানদের আমাবে শরীক হওয়া তোমাদের জন্য মোটেই উপকারী হবে না। দুনিয়াতে অবশ্য এরাপ হয় যে, একই বিপদে কয়েকজন শরীক হলে প্রত্যেকের দুঃখ কিছুটা হালকা হয় বলে, কিন্তু পরকালে যেহেতু প্রত্যেকেই নিজেকে নিয়ে ব্যাপৃত থাকবে এবং কেউ কায়ও দুঃখ হটাতে পারবে না, তাই আমাবে শরীক হওয়া কোন উপকার দিবে না। এমতাবছায় শুণি হবে প্রশ্নী কিয়ার কর্তা।

সুখ্যাতিও ধর্মে পছন্দনীয় ঃ وَالْكُوْلُكُ وَلْكُوْلُكُ وَلْكُوْلُكُ وَلْكُوْلُكُ وَلْكُوْلُكُ وَلْكُوْلُكُ وَلْكُوْلُكُ وَلْكُولُكُ وَلَاكُولُكُ وَلَاكُولُكُ وَلَاكُولُكُ وَلَاكُولُكُ وَلَاكُ وَلَاكُولُكُ وَلَاكُولُكُ وَلَاكُ وَالْكُولُكُ وَلَاكُ وَالْكُولُكُولُكُ وَلَاكُ وَالْكُولُكُ وَلَاكُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاكُولُكُ وَلَاكُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا ا

তে আগনার পূর্বে আমি তি আগনার পূর্বে আমি তাদেরকে জিভেস করুন।) এখানে প্রশ্ন হয় যে, পূর্ববর্তী পরগম্বরপাণ তো ওফাত পেয়ে গেছেন। তাদেরকে জিভেস করার আদেশ কিরাপে দেওয়া হল? কোন কোন তফসীরবিদ এর জওয়াবে বলেন যে, আয়াতের উদ্দেশ্য হল আয়াহ্ তা'আলা যদি শু'জিযাস্বরূপ পূর্ববর্তী পয়গম্বরুপকে আপনার সাথে সাক্ষাৎ করিয়ে দেন, তবে তাদেরকে একথা জিভেস করুন। সেমতে মি'রাজ রজনীতে রস্কুল্লাহ্ (স)-র সকল পয়গম্বরের সাথে সাক্ষাৎ ঘটেছিল। কুরুতুবী বণিত

**测**流光.

কোন কোন রেওয়ারেত থেকে জানা যায়, রস্লুয়াহ্ (স) পয়পয়রগণের ইয়ায়ত শেষে তাদেরকে এ বিষয়ে জিভেস করেছিলেন। কিন্তু এসব রেওয়ায়েতের সন্দ জানা য়ায়ৢলি। অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে আয়াতের অর্থ এই যে, পয়য়য়রগণের প্রতি অবতীর্গ কিতাব ও সহীফায় খুঁজে দেখুন এবং তাদের উল্মতের আলিমগণকে জিভেস করেন। সেমতে বনী ইসরাঈলের পয়গয়রগণের সহীফাসমূহে বিকৃতি সজ্জেও তওহীদের শিক্ষা ও শিরকের সাথে সম্পর্কজ্ঞেদের শিক্ষা আজ পর্যন্ত বিদ্যমান রয়েছে। উদ্যাহরণত বর্তমান বাইবেলের কিছু বাক্য উদ্ধৃত করা হল।

বর্তমান তওরাতে আছে ঃ—যাতে তুমি জান যে, খোদাওরান্ট খোদা, ভিনি বাতীত কেউই নেই।——( এস্তেছনা—৩৫—৪)

ন্তন হে ইসরাঈল, খোদাওয়ান্দ আমাদেরই এক খোদা।——( এন্ডেছনা ৪—৬)

হযরত আশিইয়া (আ)-এর সহীফার আছেঃ

আমিই খোদাওয়ান্দ, অন্য কেউ নয়। আমাকে ছাড়া কোন খোদা নেই, যাতে পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত লোকেরা জানে যে, আমাকে ছাড়া কেউ নেই, আমিই খোদা- ওয়ান্দ, আমাকে ছাড়া অন্য কেউ নেই।—(ইয়াহিয়া ৬—৫ঃ ৪৫)

হষরত ঈসা (আ)-র এ উজিও বর্তমান বাইবেলে রয়েছে :

"হে ইসরাঈল, শুন, খোদাওয়ান্দ আমাদের খোদা একই খোদওয়ান্দ। ভূমি খোদাওয়ান্দ তোমার খোদাকে সমস্ত মনে সমস্ত প্রাণে এবং প্রিয় বিবেক ও সমগ্র শক্তি খারা ভালবাস। (মরকাস ১২—২৯ মাতা ২২—৩৬)

বৰিত আছে যে, তিনি একবার মোনাজাতে বলেছিলেন:

এবং চিরন্তন জীবন এই যে, তারা তুমি একক ও সত্য আল্লাহ্কে এবং সুসা মসীহ্কে—বাকে তুমি প্রেরণ করেছ—চিনবে (ইউহাল্লা ৩—১৭)

وَلَقُلْ أَنْ الْمُنْ الْمُوسَى بِالْتِنَا إِلَىٰ فِرْعُونَ وَمُلَابِهِ فَقَالَ الْيِ نَسُولَ رَبِ الْعَالَمِيْنِ ﴿ فَكُنّا جَاءِهُمْ بِالْتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضَعَكُونَ ﴿ وَمَا نُوهُمُ مَنَ الْعَالَمُ اللَّهِ عَلَيْكُ وَمَا نُوهُمُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُ وَمَا فَوْهَا وَاخَذُ نَهُمْ بِالْعَلَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ وَمَا لَوَا يَا لِيَا اللَّهِ مَا كُنُهُ مَا أَنْهُ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْتِدُ وَلَكُ بِمَا عَمِدَ عِنْدَاكُ وَ النَّا لَمُؤْتَدُ وَلَى وَكَالُوا يَا لِيَا لِمُؤْتِدُ وَلَكُ إِلَى إِنَا عَمِدَ عِنْدَاكُ وَ النَّالَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنَا لَمُؤْتَدُ وَلَكُ وَلَا لَوَا يَا لَيُهُ اللَّهُ مِنَا لَمُؤْتِدُ وَلَيْكُونِهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا لَوْا يَا لِيَا لِمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَيْكُولُونَا مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ فَكْتَاكَشُفْنَا عَنْهُمُ الْعَنَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُنُونَ ﴿ وَنَادِ فِوْعُونَ ﴿ وَنَادِ فِرْعُونَ ﴿ وَفَيْ وَالْمُ اللَّهِ عَنْ وَهُ الْمُونِ وَهُ اللَّهِ الْمُونِ وَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ وَمَا اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ ال

(৪৬) আমি যুসাকে আমার নিদর্শনাবলী দিয়ে ফিরাউন ও তার পারিষদবর্গের কাছে প্রেরণ করেছিলাম, অতপর সে বলেছিল, আমি বিশ্ব পালনকর্তার রসূল। (৪৭) জভেপর সে যখন তাদের কাছে আমার নিদর্শনাবলী উপস্থাপন করল, তখন তারা হাস্য-ৰিছুপ করতে লাগল। (৪৮) আমি তাদেরকে যে নিদর্শনই দেখাতাম তা-ই হত পূর্ববতী নিদর্শন অপেক্ষা রহৎ এবং আমি তাদেরকে শাভি মারা পাকড়াও করলাম, যাতে তারা ফিরে আসে। (৪৯) তারা বলল, হে যাদুকর, তুমি আমাদের জন্য তোমার পালন**-**কর্তার কাছে সে বিষয় প্রার্থনা কর, যার ওয়াদা তিনি তোমাকে দিয়েছেন; আমরা জবশ্যই সংগথ অবলয়ন কর্ব। (৫০) জতগর যখন জাসি তাদের শ্লেকে আষাৰ প্রত্যাহার করে নিলাম, তখনই তারা অলীকার ভঙ্গ করতে লাগলো। (৫১) ক্ষিরাউন তার সম্প্রদায়কে ডেকে বলল ুহে জামার কওম, জামি কি বিস্রের জধিগতি নই ? এই নদীভলো আমার নিশনদেশে প্রবাহিত হয়, তোমরা কি দেখ না ? (৫২) আমি যে শ্রেষ্ঠ এ ব্যক্তি থেকে, যে নীচ এবং কথা বলতেও সক্ষম নয়। (৫৩) তাকে কেন ঘর্ণবর্ময় পরিধান করানো হল না জথবা কেন আসল না তার সলে ফেরেশতাগণ দল বেঁধে ? (৫৪) অভসর সে তার সম্প্রদায়কে বোকা বানিয়ে দিল, ফরে তারা তার কথা মেনে নিল। নিশ্চয় তারা ছিল পাপাচারী সম্প্রদায়। (৫৫) অতপর বছন আমাকে রাগাণ্যিত করল, তথন আমি তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিলাম এবং নিমজ্জিত করলাম তাদের সবাইকে। (৫৬) অতগর আমি তাদেরকে করে দিলাম জতীত লোক ও দৃল্টার পরবর্তীদের জন্য।

# তফসীরের সার-সংক্রেপ

আমি মূসা (আ)-কে আমার প্রসাণাদি (অর্থাৎ নাঠি ও জ্যোতির্মর হাতের সুক্রিষা দিয়ে ফিরাউন ও তার পারিদবর্গের কার্ছে প্রৈরণ করেছিলাম। অতপর তিনি (ভাদের কাছে এসে) বননেন, আমি বিশ্বপালনকর্তার পক্ষ থেকে (ভোমাদের হিদারতের স্কন্য) রসূল (ইয়ে এসেটি। কিন্ত ফিরাউন ও তার পারিষদবর্গ মানল না)। অতপর (আমি অন্যান্য প্রমাণ শাস্তির আকারে তার নবুয়ত সম্রমাণ করার জন্য প্রকাশ করনাম। অর্থাৎ, দুভিক্ষ ইত্যাদি দিলাম। কিন্ত তাদের অবস্থা তবুও অপরিবতিত রইল এবং) যখন মূসা (আ) তাদের কাছে আমার (সেই) নিদর্শনাবলী উপস্থিত কর্মল, তখনই তারা (মু'জিষাগুলোর কারণে) বিদূপ করতে লাগল (ষে, এগুলো ফিসের মু'জিয়া, কেবল মামুলী ঘটনাবলী। কেননা, দুভিক্ষ ইত্যাদি এমনিতেও হয়ে খাকে। কিন্ত এটা ছিল তাদের নিবুঁদ্ধিতা। কারণ, অন্যান্য ইঙ্গিত**িথেকে সিরি**ছার বোঝা যাচ্ছিল যে, এসব ঘটনা অস্থাভাবিক ও মু'জিযারূপে সংঘটিত হচ্ছে। এ কার্মশুই তারা তার প্রতি যাদুর অপবাদ আরোপ করেছিল। নিদর্শনভর্মে এমন ছিল 🗷) আমি তাদেরকে যে নিদর্শনই দেখাতাম, তা হত অম্য নিদর্শন<sup>্</sup>অদেক্ষা ্র্হৎ। (উদ্দেশ্য এই যে, সকল নিদর্শনই ছিল র্হৎ। এরপে অর্থ নয় যে, প্রত্যেক নিদর্শনই অপর নিদর্শন অপেক্ষা রহৎ ছিল । বাকপদ্ধতিতে কয়েক বস্তুর পূর্ণতা বর্ণনা করতে হলে এভাবেই বলা হয় যে, একটি থেকে একটি বড়। বাস্তবেও প্রত্যেক নিদর্শন পূর্ববর্তী নিদর্শন অপেক্ষা রহৎ হওয়া সম্ভবপর) এবং আমি তাদেরকে (এসব নিদর্শন ছাপন করে) আয়াব দারা পাকড়াও করেছিলাম, যাতে তারা (কুফর থেকে) কিরে অনুস। অর্থাৎ, নিদর্শমন্তরো নবুয়তের প্রমাণ্ড ছিল এবং তাদের জনা শাস্তিও ছিল। বিশ্ব তারা ফিরে এল নাঃ অথচ প্রত্যেক নিদর্শন দেখার সময়ই তারা ফিরে আসার অসীকার করেকবার করেছিল) তারা (মূসা (আ)-কে প্রত্যেক নিদর্শনের পর) বলল, হে যাদুকুর (এ শব্দটি পূর্ব অভ্যাস অনুষায়ী অধিক হতভমতার কারণে তাদের মুখ দিয়ে বের হয়ে থাকবে। নতুবা এমন সানুনয় আবেদনের সময় এই দুল্টামিপূর্ণ শ<del>ক্ষ</del> বলা অবাভর মনে হয়। উদ্দেশ্য ছিল এই যে, হে মূসা) তুমি আমাদের জন্য তোমার পালনকতার কাছে এ বিষয়ের দোয়া কর, যার ওয়াদা তিনি তোমাকে দিয়েছেন। (অর্থাৎ আইনাদের অন্তরের মোহর দূর করে দেওয়ার দোয়া কর। আমরা অঙ্গীকার করছি যে, এ আযাব দূর হয়ে গেলে) আমরা অবশ্যই সৎপথ অবলম্বন করব। অতপর যখন আমি তাদের থেকে, আযাব প্রত্যাহার করে নিধাম, তখনই তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে লাগল। ফেরাউন (সম্ভবত মৃ'জিষা দেখে সবার মুসলমান হয়ে ষাবার আশংকা করে) তার সম্প্রদায়কে ডেকে বলল, হে আমার সম্প্রদায়, আমি কি মিসরের (ও তৎসংশ্লিস্ট এলাকার) অধিপতি নই? (আর দেখ) এই নদীওলো আমার (প্রাসাদের) নিম্নদেশে প্রবাহিত হল্পে তোমরা কি (এসব বিষয়) দেখ না? (মুসার কাছে তো কিছুই নেই। <u>এখন বল, আমি শ্</u>রেষ্ঠ এবং অনুসরণযোগা, না মূসা?) বরং আমিই তো শ্রেচ এ ব্যক্তি থেকে (অর্থাৎ, মূসা থেকে) যে (ধন-সম্পদ ও প্র<del>ভাব-প্রতিগ্র</del>তিতে) নীচ (লোক) এবং কথা ব্রুতেও

অক্কম। (সে যদি নিজেকে পর্যায়র বলে, তবে) তাকে (অর্থাৎ, তার হাতে) কেন র্ম্পবলর পরিধান করানো হল না (যেমন, দুনিরার বাদশাহ্দের রীতি এই যে, কেউ কোন ব্যক্তির প্রতি বিশেষ কুপা করলে তারা তাকে দরবারে-আমে র্পবলর পরিধান করার। উদ্দেশ্য এই যে, এ ব্যক্তি নবুয়ত পেরে থাকলে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তার হাতে বর্পবলর পরানো হত।) অথবা তার সাথে কেরেশতাগণ দল বেঁধে আগমন করত (যেমন, শাহী ওমরাহদের মিছিল এমনিভাবে বের হয়।) মোটকথা সে (এসব কথাবার্তা বলে) তার সম্পুদারকে বোকা বানিয়ে দিল, ফলে তারা তার কথা মেনে নিল। ভারা (পূর্ব থেকেও) ছিল পাপাচারী সম্পুদার। (তাই ফেরাউনের কথার বেশি প্রতিক্রিয়া হল।) অতপর যখন তারা (উপর্যুপরি কুফর ও হঠকারিতা করে) আমাকে লোধান্থিত করল, তখন আমি তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিলাম এবং তাদের স্বাইকে নিম্মজ্জিত করলাম। অতপর আমি তাদেরকে করে দিলাম অতীত লোক ও পরবতী-করে জন্য দৃশ্টান্ত ("অতীত লোক" ক্রোর অর্থ এই যে, মানুষ তাদের কাহিনী সমরণ করে একে অপরকে শিক্ষা দের যে, দেখ, আগেকার লোকদের মধ্যে এমন লোকও ছিল এবং তাদের এই অবস্থা ছিল)।

# আনুবরিক ভাতব্য বিষয়

হবরত মূসা (আ)-র ঘটনা পূর্বে বারবার উল্লিখিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াত-সমূহে বণিত ঘটনা বিস্তারিতভাবে সূরা আ'রাফে বির্ত হয়েছে। এখানে তাঁর ঘটনা সমরণ করানোর উদ্দেশ্য এই যে, রস্লুলাহ (সা) ধনাচ্য ছিলেন না বলে কাফিররা তাঁর নবুয়তে যে সন্দেহ করত, তা কোন নতুন নয়, বরং ফেরাউন ও তার সভাসদরা এমন সন্দেহ মূসা (আ)-র নবুয়তেও করেছিল। ফেরাউনের বক্তব্য ছিল এই যে, আমি মিসর সায়াজ্যের অধিপতি, আমার প্রাসাদসমূহের পাদদেশে নদ-নদী প্রবাহিত, কলে আমি মূসা (আ) থেকে শ্রেষ্ঠ। কাজেই আমাকে বাদ দিয়ে সে কিরুপে নবুয়ত লাভ করতে পারে? কিন্তু তার এই সন্দেহ যেমন তার কোন কাজে আসল না, সে সন্দুদায়সই নিয়জিত হল, তেমনি ময়ার কাফিরদের আপত্তিও তাদেরকে ইহকাল ও পরকালের শান্তি থেকে পরিয়াণ দেবে না।

শ্রম তার সম্প্রদারকে বেওকুক পেল করে। কর করিনাউন ছার
প্রক্রিক করে নিল এই তার জনুগত করে নিল এই তার জনুগত করে নিল এই তার করিনাউন ছার
পুই—সে তার সম্প্রদারকে বেওকুক পেল করে। ইটা ইট্রাইন করিনা করেনা বিজ্ঞানী

শেক অর্থ অনুতাপ। কাজেই বাকের শাবিক অর্থ, "জতপর যখন তারা আমাকে অনুতগত করন্ত। অনুতাপ কোধের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। তাই এর পারিভাষিক অনুবাদ সাধারণত এভাবে করা হয়—যখন তারা আমাকে কোধাবিত করন। আরাহ্ তা'আবা অনুতাপ ও ক্রোধের প্রতিক্রিয়ামূলক অবস্থা থেকে পবিত্র। তাই এর অর্থ হবে, তারা এমন কাজ করন যদক্রন আমি তাদেরকে শান্তিদানের সংকর্ম গ্রহণ করনাম।—(রাহন মা'আনী)

<sup>(</sup>৫৭) বছনই মরিয়ম-তনরের দৃষ্টাত বর্ণনা করা হল, তখনই আগনার সম্প্রদায় হটুগোল ওক্ত করে দিল। (৫৮) এবং বলল, আমাদের উপাস্যরা প্রেচ, না সে? তারা

জাগনার সামনে যে উদাহরণ উপছাপন করে তা কেবল বিতর্কের জন্যই করে। বস্তুত তারা হল এক বিতর্ককারী সম্প্রদার। (৫১) সে ভো এক বাদাই বটে, আমি তার প্রতি জনুপ্রহ করেছি এবং তাকে করেছি বনী ইসরাইজের জন্য জাদর্শ। (৬০) জালি ইক্ষা করেলে ছোমাদের থেকে ফ্রেরুশতা হৃতিই করছাম, যারা পৃথিবীতে একের পর এক বসবাস করত। (৬১) সুতরাং তাহল কিয়ামতের নিদর্শন। কাজেই তোমরা কিয়ামতে সন্দেহ করো না এবং আমার কথা মান। এটা এক সরল পথ। (৬২) শয়তান বেন তোমাদেরকে নিয়ন্ত না করে। সে তোমাদের জকাশ্য শরু। (৬৩) ইসা যথন শালই নিদর্শনসহ আগমন করল, তথন বলল, আমি তেমিদের কাছে প্রভা নিয়ে এসেছি এবং তোমরা যে কোন কোন বিষয়ে মতন্তেদ করেছ তা ব্যক্ত করার জন্য এসেছি। জতএব তোমরা আলাহকে ভর কর এবং আমার কথা মান। (৬৪) নিশ্চর আলাহই আমার পালনকর্তা ও তোমাদের পালনকর্তা। জতএব তার ইবাদত কর। এটা হল সরল পথ। (৬৫) অতপর তাদের মধ্য থেকে বিভিন্ন দল মতন্তেদ স্তিট করল। মুকুরাং জালিমদের জন্য রয়েছে যুৱাগালয়ক দিবসের আয়াবের সূর্জোগ।

# তক্ষসীরের সার-সংক্ষেপ

THE REPORT OF THE PARTY OF THE

্রিকবার রস্কুলাহ্ (স) বলেছিলেন, আলাহ্ বাতীত অন্যাল্ভাবে যাদের পূজা ক্রা হয়, তাদের কারও মধ্যেই কল্যাণ নেই। একথা গুনে কুরাইশদের কেউ কেউ আপাতি তুলল যে, খুস্টানরা হফারভ সসা (আ)-র পূজা করে, অথচ তাঁর সম্পর্কে আপনিও বলেন যে, তিনি ছিলেন কল্যাণময়। এর জওয়াবে আলাই তা'আলা বলেন,] যখন মীর্মী-তদর [সমা (খ্যা) বিজ্ঞাত (জনৈক আশ্বন্ধকারীর সক্ষ্যাঞ্জিক) এক অভুত দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হল, (অভুত এ কারণে যে, বাহা দৃষ্টিতেই স্বয়ং তারা এর অধারতা জানতে পারত। সুতরাং বুদ্ধিমান হয়ে এক্সপ আপত্তি করা অভুতই ছিল বটে 📝 মোটকথা, যখন এই অপেত্তি তোলা হয়,) তখন আপনার সম্পুদায় আনন্দের বলতে থাকে (বলুন, আপনার মতে) আমাদের উপাস্য দেবতাগুলো শ্রেচ, না সে ( অর্ধাৎ ঈসা শ্রেষ্ঠ ) ? ( উদ্দেশ্য এই যে, আগনি ঈসা (আ)-কে তো অক্যাই শ্রেষ্ঠ মনে করেন, অথচ আপনিই বলেছিলেন যে, আল্লাহ্ বাতীত যাদের পূজা করা হয়, তাদের মধ্যে কেন্দ্র কলাগ্রে নেই। কাজেই ঈসা (🖦)-র মধ্যেও কোন্দ্রকলাণ না থাকা জরুরী হয়ে পঞ্জে। সুতরাং আপ্নার উক্তি যথার্থ নয়। আরো জানা গেল যে, আপনি যাদেরকে শ্রেষ্ঠ বলেন, তাদেরও পূজা করা হয়েছে 🐔 এতে শিরকের বিশুদ্ধতাই প্রমাণিত হয়। ভাতপর এ আপন্তির প্রথমে সংক্ষেপে ও পরে বিস্তারিতভাবে জওয়াব দেওয়া হয়েছে। সংক্ষেপে এই ঃ) তারা কেবল বিতর্কের জনাই এটা (অর্থাৎ অভুত আগত্তি) বর্ণনা করে (সত্যা-ম্বেমণের খাতিরে নয়, নতুবা স্বয়ং তারাও এর অসারতা জানে। তাদের বিতর্ক কেবল **এফেই**ুসীরিত নয়্ট্র বরং তারা ( অভ্যাসগ্বতভারেই) এক বিভ্রুকারী সম্প্রদায়। (**অধিকাংশ স**তা <mark>বিষয়ে বিতর্ক উভাবন করে। অতপর বিশ্বারিত জ্বওয়াব এইঃ)</mark>

ঈসা (আ) তো এক বান্দাই বটে, আর প্রতি আমি (নবুয়ত দিয়ে ) <mark>অনুত্রহ করেছি এবং</mark> वनी रेक्स्नाम्स्तक खुना ( श्रथस्य ७ जनासम्ब जनाः श्रद्धः जामातः ) कुमृत्रापुत्रः अक् नमूना করেছি (যাতে মানুষ বুঝে নেয় যে, আলাহ্ আজালা পিতা ছাড়াই সুপিটু করতে পারেন। এতে তাদের উভুর আপত্তির জওয়াব হয়ে গেছে। আমি তো আরও আন্চর্যজনক কাজ করতে সক্ষম। সেমতে) আমি ইচ্ছা করলে তেমিনদের মধ্য থেকে ফৈরেনটা সৃষ্টিই করতীম (যেমন ভৌমাদের মধ্য থেকে সভান জন্মগ্রহণ করে। যারা পৃথিবীতে (মানুষির নাায়) একের পর এক বসবাস করত (অধাৎ জন্ম-মৃত্যু উভয়ই মানুষের মত ইত ি সুভিরবি পিতা ব্যতীত সৃষ্টি করার দক্ষন জর্করী হয় না যে, সসা (আ) আন্তিহের বাদা ও তীর ক্ষমতাধীন হবেন না। কাজেই এটা তার পূজনীয় হওয়ার দলীল নয়। বরং এভাবে সৃষ্টি করার এক রহস্য তো উপরে বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় রহস্য এই খে,) তিনি (জিমীৎ ঈসা, এভাবে জন্মগ্রহণ করার মধ্যে ) কিয়ামতের ( সম্ভাব্যতার ) নিদর্শন । [ অর্থাৎ ঈসা (আ)-র পিতা বাতীত <del>জন্মগ্রহণ একটি অযাভাবিক ঘটনা।</del> এটা যখন স্ভব্পর**্টেব**েতখন কিয়া-মতে পুনরুজ্জীবনের অস্বাভাবিক ঘটনাও সম্ভবপর। সুতরাং এতে কিয়ামত ও পরকাল বিশ্বাসের বিভন্নতা প্রমাণিত হয়ে যায় ) কাজেই তোমরা কিয়ামতে (অর্থাই তার বিভন্ন তায়) সন্দেহ করো না এবং (তওহীদ ও পরকাল ইত্যাদি ব্যাপারে) আমার কথা মান। এটা সরল পথ। শয়তান যেন তোমাদেরকে (এ পথে অসা থেকে) নির্ভ না করেঁ। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শরু। <sup>?</sup>িঅতপর স্বয়ং ঈসা (আ)-র দাওঁয়াতের <mark>ফিষয়বন্</mark>তকে তওহীদের প্রমাণ ও শিরকের খণ্ডনে পেশ করা হয়েছে । বিখন সঙ্গা (আ) স্পট্ট মুপজিষা নিয়ে আগমন করলেন, তুখন ( লোকদেরকে) বললেন, আমি ছোমাদের কাছে প্রভা নিয়ে এসেছি, ( ভোমাদের বিশ্বাস ঠিক করার জন্য) এবং ভোমরা যে কোন কোন ( হালাল ও হারাম কর্মের) বিষয়ে মতভেদ কর, তা ব্যক্ত করার জন্য এসেছি। (ফলে মতভেদ ও সন্দেহ্ দুর হয়ে, যাবে।) স্বতএব তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর (এবং আ্মার নবুয়ত অস্বীকার করো না। এটা আল্লাহ্র বিরোধিতা) এবং আমার কথা মান। (তিনি আরও বললেন্ নিশ্চয় ) আলাহ্ই আমার ও তোমাদের পালনকর্তা। অতএব (কেবলু তারই ইবাদত কর।) এটাই (তওহীদের) সুরল পথ। অতপর [সুসা (আ)-র এই স্পল্ট বর্ণনা সত্ত্বেও ] তাদের বিভিন্ন দল ( এ সম্পর্কে ) মৃতভেদ সৃষ্টি করল। ( অর্থাৎ তওহীদের বিক্রছে নানা রক্ষ ময়হাব তৈরি করে নিল। সেমতে তওহীদ সম্পর্কে, খুস্টান ও অধুস্টান-দের মত্ডেদ সুবিদ্তি।) সুতরাং জালিমদের (অর্থাৎ ক্রিতারী মুশরিক ও অকিতারী মুশরিকদের ) জন্য রয়েছে এক যত্তপাদায়ক দিবসের আযাবের দুর্ভোগ ে বিসা (আ)-র এই দাওয়াতে তওহীদের সমূর্থন রয়েছে। সুতরাং তার অনুনাম পূজা দারা শিরকের বিভদ্দতা প্রয়াণ করা--- "বাদী নীরব-সাক্ষী সরব' এর মতই ব্যাপার নুর কি)!

আনুষ্টিক ভাতব্য বিষয়

aren in

बाबार श्रुता ब्रुवलकत जालाठा जाबार नावित कत्रहन।—(ईवात काशीत)

তৃতীয় রেওয়ায়েত এই যে, একবার মন্ধার মুশরিকরা মিছা-মিছিই প্রচার করতে লাগল য়ে, মুহাম্মদ (সা) খোদায়ী দাবি করার ইচ্ছা রাখন। তাঁর বাসনা এই য়ে, খুফানরা য়েমন হয়রত ঈসা (আ)-র পূজা করে, এমনিভাবে আমরাও তাঁর পূজা করি। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। প্রকৃতপক্ষে রেওয়ায়েত তিনটির মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। কাফিররা সবগুলো কথাই বলে থাকবে, য়ার জওয়াবে আয়াহ্ তা'আলা এমন আয়াত নামিল করেন, য়াতে তিন আপত্তির জওয়াব হয়ে য়য়। আয়াতসমূহে সর্বশেষ আপত্তির জওয়াব সুস্পত্ট। কেননা, য়ারা হয়রত ঈসা (আ)-র ইবাদত গুরু করেছে, তারা তা আয়াহ্র কোন আদেশ বলে করেনি এবং ঈসা (আ)-রও বাসনা ছিল না, কোরআনও তাদের সমর্থন করে না। পিতা ব্যতীত জন্মগ্রহণের কারণে তারা ঈসা (আ) সম্পর্কে এই বিল্লান্ডিতে পতিত হয়েছে। কোরআন এ বিল্লান্ড প্রবল্ভাবে খণ্ডন করে। এমতাবছায় এটা কেমন করে সন্ভবপর য়ে, রস্লুল্লাহ্ (সা) খুস্টানদের দেখাদেখি নিজেও খোদায়ী দাবি করে বসবেন ?

প্রথম ও দিতীর রেওয়ায়েতে কাফিরদের আপ্তির সারমর্ম প্রায় এক। আলোচ্য আয়াত থেকে এর জওয়াব এভাবে বের হয়, যারা জাহান্নামের ইন্ধন হবে এবং যাদের মধ্যে কোন মছল নেই, তারা হয় নিজ্যাণ উপাস্য, যেমন, পাথরের মূতি, না হয়. প্রাণী, কিন্তু নিজের ইবাদতের আদেশ দেয় কিংবা তা পছল করে, যেমন, শয়তান, ফিরাউন, নমরাদ প্রভৃতি। হযরত ঈসা (আ) তাদের অন্তর্ভূত্ত নন। কেননা, তিনি কোন পর্যায়ে নিজের ইবাদত পছল করতেন না। খৃস্টানরা তাঁর কোন নির্দেশের কারণে তাঁর ইবাদত করে না, বরং তাঁকে আমি আমার কুদরতের এক নিদর্শন করে পিতা ব্যতীত সৃষ্টি করেছিলাম, যাতে মানুষ জানে যে, আল্লাহ্ তা'আলা কোন মাধ্যম ব্যতিরেকেও সৃষ্টি করতে সক্ষম। কিন্তু খুস্টানরা এর ভুল অর্থ নিয়ে তাকে উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে। অথচ এটা য়য়ং ঈসা (আ)-র দাওয়াতের পরিপন্থী ছিল। তিনি সর্বদা তওহীদ শিক্ষা দিয়েছেন। মোটকখায়, ইবাদতে তাঁর অসন্তৃষ্টির কারণে তাঁকে জন্যান্য উপাস্যের কাতারে শামিল করা যায় না।

এতে তফসীরের সারসংক্ষেপে বণিত কাফিরদের আরও একটি আপত্তির জওয়াব হয়ে গেছে। তা এই যে, আপনি নিজে যাকে শ্রেচ বলেন [অর্থাৎ ঈসা (আ)] তাঁরও তো ইবাদত হয়েছে। সুতরাং আলাহ্ ব্যতীত অপরের ইবাদত মন্দ নয়। জায়াতে এর জওয়াব সুস্পট যে, ঈসা (আ)-র ইবাদত আলাহ্ তা আলার ইচ্ছারও বিরুদ্ধে ছিল এবং ছয়ং ঈসা (আ)-র দাওয়াতেরও পরিপছী ছিল। কাজেই এর মাধ্যমে নিরকের বিগুদ্ধতা প্রমাণ করা যায় না।

वा पुन्हानासत وَ لَوْ نَشَا مُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَا ثُكُمٌّ فِي الْأَرْضِ يَضْلَعُونَ

সে বিদ্রান্তির জওয়াব, যার ভিন্তিতে তারা ঈসা (আ)-কে উপাস্য হির করেছিল। পিতা ব্যতীত জন্মগ্রহণের বিষয়টিকে তারা তাঁর খোদায়ীর প্রমাণস্বরাপ পেশ করেছিল। আলাহ্ তাঁজালা এর খঙনে বলেন, এটা তো নিছক আমার কুদরতের এক প্রদর্শনী ছিল। আমি বভাবাতীত কাজ করারও ক্রমতা রাখি। পিতা ব্যতীত জন্মগ্রহণ করা খুব বেশি বভাবাতীত কাজ নয়। কেননা হয়রত আদমকে পিতা-মাতা ব্যতীত সৃষ্টি করা হয়েছে। আমি ইচ্ছা করলে এমন কাজও করতে পারি, যার নমীর এ পর্যন্ত কারেম হয়নি। অর্থাৎ মানুষের ঔরসে কেরেশতাও সৃষ্টি করতে পারি।

বিশ্বাস ছাগুন করার একটি উপার।] এর দুরকম তক্ষসীর করা হরেছে। তক্ষসীরের সারসংক্ষেপে উদ্ধিষিত প্রথম তক্ষসীর এই যে, হবরত ইসা (আ) অভ্যাসের বিপরীতে গিতা ব্যতীত জন্মগ্রহণ করেছেন, এটা এবিষরের দলীল যে, আছাহ্ তা'আলা বাহ্যিক কারণ ব্যতিরেকেও মানুষ সৃষ্টি করতে পারেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মৃতদেরকে পুনক্ষজীবন দান করা তাঁর জন্য মোটেই কঠিন নয়। কিন্ত অধিকাংশ তক্ষসীরবিদের মতে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, হয়রত ইসা (আ)—র পুনরায় আকাশ থেকে জ্বতরণ

কিয়ামতের আলামত। সেমতে শেষ যুগে তাঁর পুনরাগমন ও দাজ্জাল হত্যা মুতাওয়াতির হাদীস ছারা প্রমাণিত রয়েছে। সূরা মায়েদায় এ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

কোন কোন বিরোধপূর্ণ বিষয় কর্ণনা করে দেই।) বনী ইসরাঈলের মধ্যে হঠকারিতা প্রবল আর্কার ধারণ করেছিল। তাই তারা কোন কোন বিধি-বিধান বিকৃত করে দিয়েছিল। হযরত ঈসা (আ) সেঙলোর ষরূপ তুলে ধরেন। 'কোন কোন' বলার কারণ এই যে, কোন কোন বিষয় একাছই পাথিব ছিল। তাই তিনি সেঙলোর মতভেদ দুর করার প্রয়োজন মনে করেন নি।—(বয়ানুল কোরআন)

(৬৬) তারা কেবল কিয়ামতেরই অপেক্সা করছে যে, আকস্মিকভাবে তাদের কাছে এসে যাবে এবং তারা থবরও রাখবে না। (৬৭) বছুবর্গ সেদিন একে অপরের শহু হবে, তবে আলাহ্ডীরুরা নয়। (৬৮) হে আমার বাদাগণ, তোমাদের আভ কোন ভন্ন নেই এবং ভোষরা দুঃখিতও হবে না। (৬৯) ভোষরা আমার আরাতসমূহে বিশ্বাস
বাপন করেছিলে এবং ভোমরা আঞ্চাবহ ছিলে। (৭০) ভারাতে প্রবেশ কর ভোমরা
এবং ভোমাদের বিবিপ্ত সানকে। (৭৯) ভাদের কাছে পরিবেশন করা হবে চরর্জের
থালা ও পানপার এবং ভথার রয়েছে মনে যা চার এবং নরন যাতে তৃণ্ড হর। ভোমরা
ভথার চিরকাল থাকবে। (৭২) এই যে ভারাতের উভরাধিকারী ভোমরা হয়েছ, এটা
ভোমাদের কর্মের ফল। (৭৬) ভথার ভোমাদের জন্য আছে প্রচুর ফলমূল, ভা
থেকে ভোমরা আহার করবে। (৭৪) নিশ্চর অপরাধীরা ভাহারামের আযাবে চিরকাল
থাকবে। (৭৫) ভাদের থেকে আযাব লাঘ্য করা হবে না এবং ভারা ভাতেই থাকবে
হতাশ হরে। (৭৬) আমি ভাদের প্রতি ভুলুম করিনি, কিন্তু ভারাই ছিল ভালিম।
(৭৭) ভারা ভেকে বলবে, হে মালিক, পালনকর্ভা আমাদের কিস্সাই শেষ করে দিন।
সে বলবে, নিশ্চর ভোমরা চিরকাল থাকবে।

### তক্ষ্সীরের সার-সংক্ষেপ

তারা (সত্য সুস্পত্ট হওয়া সন্ত্বেও যে মিথ্যাকে আঁকড়ে আছে, এতে করে তারা) কেবল কিয়ামতেরই অপেক্ষা করছে যে, আক্সিমকভাবে তাদের কাছে এসে বাবে অথচ তারা খবরও রাখবে না। (তাদের অপেকার অর্থ এই যে, তারা যেন চোখে না দেখে মানবে না। সেদিন কিয়ামতের ঘটনা এই যে,) বন্ধুবর্গ সেদিন একে অগরের শরু হয়ে যাবে, তবে আলাহ্ডীরুরা নয়। (কেননা সেদিন থিখ্যা বন্ধুত্বের ক্ষতি অনুভূত হবে। কলে বন্ধুদের প্রতি ঘৃণা হবে। পক্ষান্তরে সত্য বন্ধুদের উপকার ও সওয়াৰ অনুভূত হবে। তাই তা অক্ষয় থাকবে। মু'মিনদেরকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষাংথেকে বলা হবে---) হে আমার বান্দাগণ, আজ তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখিতও হবে না, (অর্থাৎ সেই বান্দা;) ষারা আমার আয়াতে বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এবং (ভানে ও কর্মে আমার) আভাবহ ছিল। তোমরা এবং তোমাদের**ঁ (মুমিন**) সহধর্মিণীরা আনব্দে জান্নাতে প্রবেশ কর (জান্নাতে যাওয়ার পর) তাদের কাছে পরিবেশন করা হবে অর্শর থালা (খাদ্যবস্ততে পরিপূর্ণ) এবং গ্লাস (পানীয় খারা পরিপূর্ণ স্থানির ভূমধবা অন্য কোন ধাতুর। এগুলো জায়াতী বালকরা পরিবেশন করবে।) তথার পাওয়া যাবে মনে যা চায় এবং নয়ন যাতে তৃপ্ত হয়। (ভালেরকে বলা হবে,) তোমরা তথার চিরকাল থাকবে। (আরও বলা হবে,) তোমরা এই জানাতের মালিক হয়ে পেছ তোমাদের (সৎ) কর্মের বিনিময়ে। (তোমাদের কাছ থেকে ক্থনঙ্ এটি ক্ষেরত নেওয়া হবে না ) তথায় তোমাদের জন্য রয়েছে প্রচুর ফ্রন্মূল, তা থেকে ভোমরা আহার করবে। (এরপর কাঞ্চিরদের কথা বলা হয়েছে) নিশ্চয় অবাধ্যরা (অর্থাৎ কাঞ্চিররা) জাহান্নামের আষাবে চিরকাল থাকবে। তা (অর্থাৎ সে আযাব) তাদের থেকে লাঘ্র করা হবে না। তারা তাতেই হতাশ হরে পড়ে থাকবে। (অতপর আলাহ্ বলেন, ) আমি তাদের প্রতি বিন্দুমূলও জনুম করিনি (অর্থাৎ অন্যায়ভাবে জাষাব দেইনি ) কিন্ত ভারাই ছিল জালিম (কুফর ও শিরক করে নিজেদের ক্ষতি

করেছে। অতপর তাদের অর্থনিস্ট অবস্থা বর্ণনা করা ইটোছে যে, সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে। তারা (মৃত্যু কামনা করবে এবং জাহালামের রক্ষী মানিক কেরেলতাকে) ভেকে বনবে, হে মানিক, (তুমিই দোরা কর) তোমার পাননকর্তা আমাদের জীবনই শেষ করে দিন। সে ( অর্থাৎ মানিক) বনবে, তোমরা চিরকান ( এডাবেই ) থাকবে ( মরবে না )।

# वानुवनिक जांच्या विवन

अक्ष समूच छा-दे. वा बाबारन प्रशास रहा : الأخلاء يو مدن بعضهم لمعض

رالا المكقابي (ভালাহ্ ভীরুদের ছাড়া সকল বন্ধুই সেদিন একে অপরের

শনু ব্য়ে যাবে।) এ আয়াত পরিকার ব্যক্ত করেছে যে, মানুষ যে বন্ধুপূর্ণ সম্পর্ক নিয়ে দুনিয়াতে পর্ব করে এবং যার জন্য হালাল ও হারাম এক করে দের, কিয়ামতের দিন সে সন্দর্ক কেবল নিশ্ফলই হবে না, বরং শরুতায় পর্যবসিত হবে। হাক্ষের ইবনে কাসীর এ আরাভের তফসীরে হযরত আলী (রা)-র উল্লিডভুত করেছেন যে, সুই সু'মিন বন্ধু **क्ति अवर मुद्दे**्कांकित वसू । मू'मिन वसूत्रातक माथा अकलानत देखिकांन दान जात्क জানাতের সুসংবাদ ওনানো হল। তখন তার জাজীবন বন্ধুর কথা মনে গড়লে সে সেরি করত,—ইয়া আলাহ্, আমার অমুক বনু আমাকে আগনার ও আগনার রসুলের আনুগভা করার আদেশ দিত, সৎ কাজে উৎসাহ দিত, অসৎ কাজ থেকে নিৰেধ করত এবং আগনার সাথে সাক্ষাতের বিষয় সময়ণ করিয়ে দিড়া কাজেই হে আলাব্, আমার পরে তাকে পথরতে করবেন না, যাতে সেও জামাতের দৃশ্য দেখতে পারে, যা আপনি আমাকে দেখিয়েছেন। আগনি আমার প্রতি বেমন সবল্ট, তার প্রতিও তেমনি সবল্ট হোন। এই জোয়ার জওয়াবে তাকে বলা হবে, যাও, তোমার বন্ধুর জন্য আমি যে পুরকার ও সওয়াব রেখেছি, তা যদি তুমি জানতে পার তবে কাঁদবে কম, হাসবে বিশি এরপর অপর বন্ধুর ইভিকাল হরে পেলে উভয়ের রা**ত্ একরিভ**িজ্বে । আ**রা**ষ্ ভাজালা তাদেরকে বলকেন, ভোমরা একে জগরের প্রশংসা কর। তখন তাদের প্রত্যেকেই জগরের সম্পর্কে বজবে, সে ত্রেচ ভাই, ত্রেচ সঙ্গী ও ত্রেচ বন্ধু।

এর বিগরীতে কাহ্নির বছুদরের মধ্যে একজন মারা গেলে তাকে জাহালামের ঠিকানা জানানো হবে। তখন তার বছুর কথা মনে গড়বে এবং সে দোরা করবে, ইরা আল্লাই, আমার অমুক বছু আমাকে আগনার ও আগনার রসূলের অবাধ্যতা করার আদেশ দিত, মন্দ কাজে উৎসাহ দিত এবং ভাল কাজে বাধা দিত। সে আমাকে বলত যে, আমি কখনও আগনার কাছে হাষির হব না। কাজেই হে আল্লাই, আমার পরে তাকে হিদারত দেবেন না, যাতে সেও জাহালামের দৃশ্য দেখে, যা আগনি আমাকে দেখিরেছেন। আগনি আমার প্রতি যেমন অস্তুল্ট, তেমনি তার রতিও অস্তুল্ট থাকুন। এরগর অপর বছুরও মৃত্যু হয়ে যাবে এবং উড়রের রুষ্ একটিত হবে। তাদেরকে বলা হবে, ভোমরা একে অগরের সংখ্যা বর্ণনা কর। তথন তাদের প্রত্যেকেই পরস্পরের সম্পর্কে বলবে, সে নিকৃত্ট ভাই, নিকৃত্ট সঙ্গী এবং নিকৃত্ট বলু। এ কারপেই ইহকাল ও পরকাল—এ উভর দিক বিচারে উৎকৃত্ট বলুছ ভাই, যা আলাহ্র ওরাভে হয়। যে দু'জন মুসলমানের মধ্যে আলাহ্র ওরাভে বলুছ হয়, তাদের ক্ষরীলত ও মহও অনেক হাদীসে বর্ণিত আছে। তরধ্যে একটি এই যে, হালরের ময়দানে তারা আলাহ্র আরশের হায়াতলে থাকবে। 'আলাহ্র ওরাভে' বলুছের অর্থ অপরের সাথে কেবল সভ্যিকার ধর্মপরায়ণতার ডিউতে সম্পর্ক হাপন করা। সেমতে ধর্মীয় শিক্ষার ওভাদে, শারেখ, মুর্শিদ, আলিম ও আলাহ্ ভক্তদের প্রতি এবং সারা মুসলিম বিশ্বের মুসলমানদের প্রতি নিঃভার্থ মুহাকতে পোষণ করা এর অভত্ত তা।

(৭৮) আমি ভোমাদের কাছে সত্য ধর্ম গৌছিরেছি; কিন্তু ভোমাদের অধিকাংশই সভাধর্মে নিম্পৃহ ! (৭৯) ভারা কি কোন ব্যবস্থা চূড়াভ করেছে ? ভাহরে আমিও এক ব্যবস্থা চূড়াভ করেছি। (৮০) ভারা কি মনে করে বে, আমি ভাদের গোপন বিষয় ও গোপর পরামর্শ ওনি না ? হাঁা, ওনি । আমার ফেরেশতাগণ তাদের নিকটে থেকে জিপিৰত করে। (৮১) বলুন, সরামর জালাহ্র কোন সভান থাকলে জামি সর্বপ্রথম ভার ইবাদত করব। (৮২) ভারা যা বর্ণনা করে, তা থেকে নভোমতল ও ভূমতলের পালনকর্তা, আর্বের পালনকর্তা পবিত্র। (৮৬) অভএব তাদেরকে বাকচাতুরী ও ক্রীড়াকৌতুক করতে দিন সেই দিবসের সাক্ষাৎ পর্যন্ত, যার ওয়াদা তাদেরকে দেওয়া হয়। (৮৪) তিনিই উপাস্য নভোমগুলে এবং তিনিই উপাস্য ভূমগুলে। তিনি প্রভাময়, সর্বক্ত। (৮৫) বরক্তমর তিনিই, নভোমতল, ভূমখল ও এতদূভরের মধ্যবতী সব কিছু যার। তাঁরই কাছে আছে কিয়ামতের ভান এবং তাঁরই দিকে ভোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। (৮৬) তিনি ব্যতীত তারা যাদের পূজা করে, তারা সুপারিশের অধিকারী হবে না, তবে বারা সভ্য ছীকার করত ও বিশ্বাস করত। (৮৭) বদি ভাগনি তাদেরকে জিভাসা করেন, কে তাদেরকে স্থান্ট করেছেন, তবে ভবশ্যই তারা বলবে, ভারাহ্। অতপর তারা কোষার কিরে বাচ্ছে? (৮৮) রসুরের এই উক্তির কলম, হে আমার পালনকর্তা, এ সম্প্রদার তো বিশ্বাস হাগন করে না। (৮৯) অতএব ভাগনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন এবং বলুন, 'সালাম'। তারা শীঘুই ভানতে পারবে।

# তব্দসীরের সার-সংক্রেপ

(উপরে বর্ণিত শান্তির কারণ এই যে,) আমি (তওহীদ ও রিসালভের বিশ্বাস সম্বলিত ) সত্য ধর্ম তোমাদের পৌছিয়েছি, কিন্ত ভোমাদের অধিকাংশই সত্য ধর্মের প্রতি ঘূপা পোষণ করে। ("অধিকাংশ" বলার এক কারণ এই যে, কিছু লোক ভবিষ্যতে বিশ্বাস স্থাপনকারী ছিল। দিতীয় কারণ, যথার্থ অর্থে কিছু লোকেই ঘূণা পোষণ করত, আর কিছু লোক দেখাদেখি সত্য ধর্মের প্রতি বিমুখ ছিল ি এই ছুগা রঙ্গুজর বিরোধিতা ও তওহীদের বিরোধিতা উভয় ক্ষেত্রেই ব্যাপক। অতপর উভয়ের বিবরণ দেওরা হয়েছে---) তারা 🏞 (রসূলের ক্ষতিসাধনের জন্য) কোন ব্যবস্থা চূড়াঙ করেছে 🏞 তাহলে আমিও এক ব্যবস্থা চূড়াভ করেছি 🖯 ( বলা বাহল্য, আল্লাহ্র ব্যবস্থার সামনে তাদের ব্যবস্থা অচল। সেমতে তিনি বিপদমূক্ত থাকেন এবং তারা ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত দূরে নিহত হয়। সূরা আনফালে এর বিশদ বিবরণ বর্ণিত হয়েছে। ভারা কি মনে করে যে, (আগনার ক্ষতি সাধন সম্পক্ষিত) তাদের গোপন কথাবার্তা ও গোপন পরামর্শ আমি ওনি না? (যদি ওনি বলে মনে করে, তবে এরূপ দুঃসাহস ক্রেন করবে ? অতপর তাদের এই ধারণা খণ্ডন করা হয়েছে— ) আমি অবশ্যই গুনি। (এছাড়া) আমার (আমল লিগিবছকারী) কেরেশতাগণ তাদের কাছে থেকে লিপিবছ করে, (যদিও এর প্রয়োজন নেই। সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী পুলিশের লিখিত রিপোর্ট বিচারকের তদত্তের চেয়ে অধিক কার্যকর হয়। অতৃপর তওহীদের বিরোধিতা

্সম্পর্কে ৰলা হয়েছে—হে পয়গছর, ) আগনি (মুশরিকদেরকে) কলুন, ষদি দরাময় আলাহর কোন সন্তান থাকে, তবে সর্বপ্রথম আমি তার ইবাদত করব, (ক্রমন, তোমরা ফেরেশতাগণকে আল্লাহ্র কন্যা মনে করে তাদের ইবাদত কর। উদ্দেশ্য এই যে, আমি তোমাদের মত সত্যকে মেনে নিতে অবীকৃত**্তই** না। তোমরা প্রমাণ করতে পারলে সর্বপ্রথম আমিই মেনে নেব। কিন্তু ষেহেতু এটা বাতিল তাই মানব না এবং ইবাসতও করব না। অতপর শিরক থেকে আলাহ্র পবিভ্রতা বর্ণনা করা হয়েছে।) তারা (মুশরিকরা তাঁর সম্পর্কে) যা বর্ণনা করে, তা থেকে নভোমগুল ও ভূমগুলের এবং অরিশের পালনকর্তা পবিদ্র। তারা যখন সত্য ফুটে উঠার পরও হঠকারিতা ও ঔদ্ধন্ধ থেকে বিরত হয় না, তর্থন ) তাদেরকে বাকচাতুরী ও ক্রীড়া-কৌতুক করতে দিন সেই দিবসের সাক্ষাৎ পর্যন্ত, যার ওয়াদা তাদেরকে দেওরা হয়। (তখন সৰ ৰক্ষপ ফুটে উঠবে। 'করতে দেওয়ার' অর্থ প্রচার না করা নয়; বরং অর্থ এই যে, তাদের বিরোধিতার দিকে লক্ষেপ করবেন না এবং তাদের ঈমান না জানার কারণে দুঃখিত হবেন না।) তিনিই উপাস্য নভোমগুলে এবং তিনিই উপাস্য ভূক্সভলে। তিনি প্রক্রাময় সর্বক্ত। (প্রক্তা ও ভানে তাঁর কোন শরীক নেই। সুতন্নাং উপাস্যও ডিনিই)। ্তিনিই মহান নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এত্যুভয়ের মধ্যবতী সৰ কিছু যার। (ভার ভান এমন পরিপূর্ণ যে,) কিয়ামতের খবরও তাঁর কাছে রয়েছে, (যা কোন স্টিটই জানে না। শাস্তি ও প্রতিদানের মালিকও তিনিই। সেমতে ) তাঁরই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে ( এবং হিসাব দেবে । তখন তিনি যে একাই শান্তি ও প্রতিদানের মাজিক, তা এমন স্পল্ট হয়ে উঠবে যে, ) আলাহ্ ব্যতীত তারা যাদের পূজা করে, তারা সুপারিশের ্র (-ও) অধিকারী হবে না। তবে যারা সত্য কথা (অর্থাৎ ঈমানের কালিঘা) খীকার করিছে এবং (তা মনে-প্রাণে) বিখাস করেছে, (তারা আলাহ্র অনুষ্ঠিক্রমে মু'মিনদের ্রজন্য সুপারিশ করতে পারবে। কিন্ত জতে কাঞ্চিরদের কি লাভ । ভারা যে তওহীদে ্বতন্তেদ করে তার প্রাথমিক প্রমাণগুলো তো তারাও বীকার করে। সে মতে) বদি আপনি তাদেরকে জিভেস করেন, কে তাদেরকে (অর্থাৎ ভোয়াদেরকে) হৃচ্টি করেছে, ু জবে তারা অবশাই বলবে, আলাহ্ ( সৃষ্টি করেছেন।) অতপর (ইবাদতের যোগ্য ্তিনিই <u>মূতে প্রারেন। সূত্রাং) তারা (প্রাথমিক প্রমাণ মেনে নেওয়ার পর প্রকৃ</u>ত কামা বিষয় মেনে নেওয়ার ক্ষেত্রে কোথায় ফিরে যাচ্ছে (খোদাই জানেন!) ( এসব বিষয় থেকেই জানা যায়, কাফিরদের অপরাধ কত গুরুতর। কাজেই শান্তিও জবশ্যই শুরুতর হবে। অতপর একে জোরদার করার জন্য বলা হয়েছে যে, জালাই তাজালা ষেমন কিয়ামতের খবর রাখেন, তেমনি ) তিনি রসূলের এ উজিব্যও খবর রাখেন। হে আমার পালনকর্তা, তারা (আমার এত উপদেশদান সত্ত্বেও) বিশ্বাস হাপন করে না। ( এতে রসূলের নালিশও এসে গেছে। কাজেই শান্তি আরও গুরুতর হবে। তাদের ্পরিমাণ য়খন আপনি জেনে গেলেন, তখন ) আপনি তাদের থেকে মুখ**ুফিরি**য়ে নিন (অর্থাৎ তাদের ঈমানের এমন আশা করবেন না, যা পরে দুঃখের কারণ হয়।) এবং (তারা যদি আপনার অনিষ্ট করতে চায়, তবে আপন অনিষ্ট দূর করার জন্য) বলুন, আমি তোমাদেরকৈ সালাম করি। (আর কিছু বলি না এবং সম্পর্ক রাখি না।

ু অভপর সাম্মনার জন্য আলাহ্ বলেন, আপনি কিছু দিন সবর করুন।) ভারা শীঘুই (অর্থাৎ মৃত্যুর পরেই) জানতে পারবে (তাদের কৃতকর্মের পরিণতি)।

# আদুৰ্যীয়ক ভাতৰ বিষয়

अप तरमान जानार्व ) اَنْ لَا حَمْنِ وَلَدُ فَا نَا اَ وَلَ الْعَا بِدِ يُنَ

কোন সন্তান থাকত, তবে আমিই সর্বপ্রথম তার ইবাদত করতাম।) এর অর্থ এই নর মে, আল্লাহর সন্তান হওয়া কোন পর্যায়ে সন্তব। বরং উদ্দেশ্য একথা বাজ করা মে, আমি কোন শন্তুতা ও হঠকারিতাবশত তোমাদের বিশ্বাস অল্লীকার করিছি না বরং প্রমাণাদির আলোকেই করিছি। বিশুদ্ধ প্রমাণাদি থারা আল্লাহ্র সন্তান থাকা প্রমাণিত কলে আমি অবশ্যই তা মেনে নিতাম। কিন্তু সর্বপ্রকার দলীল এর বিগক্ষে। কাজেই মেনে নেওয়ার প্রশ্বই উঠে না। এ থেকে জানা গেল মে, মিথ্যাগন্থীদের সাথে বিতর্কের সমর নিজের সত্যপ্রিয়তা ফুটানোর উদ্দেশ্যে একথা বলা জায়ের ও সমীচীন যে, তোমার দাবি সভ্য প্রমাণিত হলে আমি মেনে নিতাম। কেননা মাঝে মাঝে এ থরনের কথার প্রতিপক্ষের মনে নয়তা স্থিতি হয়, যা তাকে সত্য প্রহণে উৎসাহিত করে।

উদ্দেশ্য কাফিরদের উপর পষব নাষিল হওয়ার যে বছবিধ শুরুতর কারণ বিদ্যমান রয়েছে, তা বাক্ত করা। একদিকে তাদের অপরাধ এমনিতেই শুরুতর, অপরদিকে "রহুযতৃন্ধিল-আলামীন" ও "শফীউল মুষনিবীন" রূপে প্রেরিত রসুন্ধ (সা) ছরং তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দারের করেছেন এবং বলেছেন যে, তারা বারবার বলা সত্ত্বেও বিষাস ছাপন করে না। এখন অনুমান করা যায় যে, তারা রসুল (সা)-এর উপর কি পরিমাণ নির্বাভন চানিয়েছে। যামুলী কল্ট পেয়ে রহুমতৃন্ধিল আলামীন (সা) আলাই তাজালার কাছে এমন বেদনামিত্রিত অভিযোগ করতেন না। এ তফ্লসীর অনুযারী ক্রিন্ত এর এক আয়াত পূর্বে তি বিরুদ্ধে উপর ত্রিত হরেছে। এ আয়াতের আয়ও করেছেট ভক্লসীর করা হয়েছে। উদাহরণত তাল করেছে বাজানীতে প্রত্বিত বিরাষ বির্বার

স্থিত وَلْ سَكُمْ وَ স্থিত স্থান কৰি তারা অভতা ও মূর্খতা প্রদর্শনে কিংবা দুর্নাম রটনায় প্রবৃত্ত হলে তার জওয়াব তাদের ভাষায় না দিয়ে নিশ্চুপ থাকুন। "সালাম বলুন"–এর অর্থ আসসালামু

আলাইকুম বলা নর। কেননা কোন অমুসলিমকে এই ভাষার সালাম করা বৈধ নর। বরং এটা এক বাকপছতি। কারও সাথে সম্পর্কছেদ করতে হলে বলা হর, "আমার পক্ষ থেকে সালাম" অথবা "তোমাকে সালাম করি।" এতে সত্যিকারভাবে সালাম উদ্দেশ্য থাকে না, বরং উদ্দেশ্য এই যে, আমি সুম্পরভাবে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিল করতে চাই। কাজেই এ আয়াত ঘারা কাফিরদেরকে কিটি কিটি বলা অথবা কিটা বলা বৈধ প্রতিপন্ন করা অসলত।—(জিছল মাতানী)

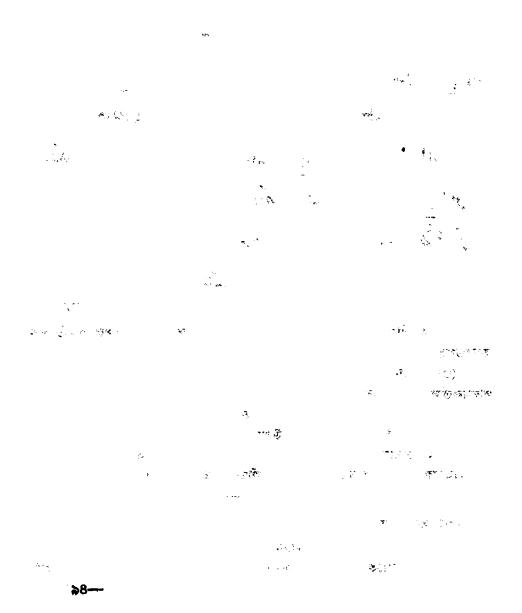

# سور 8 الدخان

# म है। प्रशास

মন্নায় অবভীৰ্ণ, ৫১ আয়াত, ৩ কুকু

# مَدِ قَ وَالْكِتْبِ الْمُبِينِ فَالَّا اَنْزَلْنَهُ فِى لَيْلَةٍ مُهٰرَدِ كُنّا مُنْذِرِيْنَ وَ فِيْهَا يُغْدَىٰ كُلُّ اَمْرِ حَكِيْمٍ فَ اَ عِنْدِنَا ، إِنَّا كُنّا مُرْسِلِيْنَ قَرَخْمَةً قِنْ زَيْكَ ، إِنَّهُ هُوَا

الْعَلِيْدُ وَرَبِ السَّلُونِ الْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَام إِنْ كُنْتُو مُوقِنِينَ ٥

كُلَّالُهُ إِلَّا هُوَيُخِي وَيُمِيْتُ مَرَبُّكُمْ وَرَبُّ ابَارِكُمُ الْأَقَالِبُنَ ٥

# بَلْ هُمْ فِي شُكِّ يُلْعَبُونَ ۞

(১) হা-মীম, (২) শগদ সুম্পত্ট কিতাবের, (৩) দ্বামি একে নাষিল করেছি এক বরক্তময় রাতে, নিশ্চয় দ্বামি সতর্ককারী। (৪) এ রাতে প্রত্যেক প্রজাপূর্ণ বিষয় দ্বিরীকৃত হয়। (৫) দ্বামার পক্ষ থেকে দ্বাদেশক্রমে, দ্বামিই রাসূল প্রেরপকারী (৬) দ্বাপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে রহমতদ্বরূপ। তিনি সর্বলোতা, সর্বস্তা। (৭) বিদি তোমাদের বিশ্বাস থাকে দেখতে পাবে; তিনি নদ্বোমন্তর, ভূমন্তর ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর পালনকর্তা। (৮) তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি দ্বীবন দান করেন ও মৃত্যু দেন। তিনি তোমাদের পালনকর্তা এবং তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষদেরও পালনকর্তা, (১) এতদসত্ত্বেও এরা সন্দেহে পতিত হয়ে ক্রীড়া-কৌতুক করছে।

# তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হা-মীম-(এর অর্থ আল্লাহ্ জানেন।) কসম সুস্পল্ট কিতাবের, আমি একে (লওহে-মাহকুষ থেকে পুনিয়ার আকাশে) এক বরকতের রান্তিতে নাযিল করেছি, (অর্থাৎ শবে-কদরে। কেননা) আমি (অনুকম্পার কারণে নিজের ইচ্ছায় আমার বালাদেরকে) সতর্ককারী ছিলাম। (অর্থাৎ আমার ইচ্ছা ছিল যে, বালাদেরকে ক্রতির কবল থেকে বাঁচানোর জন্য তাদেরকে ভাল ও মন্দ সম্পর্কে অবহিত করে দেই। এটা ছিল কোরআন নায়িল করার উদ্দেশ্য। অতপর শবে-কদরের বরকত ও উপ-কারিতা বর্ণিত হয়েছে।) এ রান্তিতে প্রত্যেক প্রক্রাময় বিষয় আমার পক্ষ থেকে আদেশক্রমে ছিরীকৃত হয়। (অর্থাৎ সারা বছরের প্রভাময় বিষয়সমূহ কিভাবে আনজাম দেওয়া হবে, আরাহ্ তা ছির করে সংশ্লিস্ট ফেরেশতাগণের কাছে সোপর্দ করেন । কোরআন অবতরণও সর্বাধিক প্রভাপূর্ণ বিষয় ছিল। তাই এর জন্য এ রাত্রিকেই বেছে নেওয়া হয়। কোরআন নায়িত্র করার কারণ এই যে,) আমি জ্ঞাপনার পালনকর্তার রহমতের কারণে আপনাকে রসূল রূপে প্লেরণকারী হিলাম, (্যাতে আপনার মাধামে বান্দাদেরকে অবহিত করে দেই )। নিশ্চয়ই তিনি সর্বল্রোতা, সর্বন্ত । (তাই বান্দাদের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখেন)। তাদের বিশ্বাস থাকলে দেখতে পেতো তিনি নভোমওল ও ভূমওল এবং এতদুভয়ের মধ্যবতী সবকিছুর পালনকর্তা। (তওহীদে বিশ্বাস স্থাপনের জন্য এগুলো পর্যাপত প্রমাপ। অতপর স্পল্টরূপে তওহীদ বর্ণিত হয়েছে।) তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি জীবন দান করেন এবং তিনিই জীবন হরণ করেন। তিনি তোমাদের পালনকর্তা ও তোমাদের পূর্বপুরুষদের পালনকর্তা (এরপর তাদের মেনে নেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তবুও তারা মানেনি ) বরং তারা (তওহীদের মত সভ্য বিষয়ে ) সন্দেহে পভিত হয়ে ( দুনিয়ায় ) ক্রীড়া-কৌডুকে নিশ্ত রয়েছে। ( পরকার্নের চিন্তা করে না। ফলে সত্যান্বেষণ করে না ও এ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে না)।

সূরার ক্ষীলত ঃ হ্যরত আবু হ্রায়রা (রা)—র রেওয়ায়েতে রস্লুলাহ্ (সা) বলেন, যে ব্যক্তি জুম'আর রাজিতে সূরা দুখান পাঠ করে, সকাল হওয়ার আগেই তার গোনাহ্ যাফ হয়ে যায়। হ্যরত আবু উমায়ার রেওয়ায়েতে আছে, যে ব্যক্তি জুম'আর রাজিতে অথবা দিনে সূরা দুখান পাঠ করবে আলাহ্ তা'আলা তার জন্য জালাতে গৃহ নির্মাণ করবেন।—(কুরতুবী)

উন্ধিখিত আরাতসমূহে কোরআনের মাহাখ্য ও কতিগর বিষয়ে ওণ বর্ণিত হয়েছে

(সুস্পুট কিতাব) বলে কোরআনকে বোঝানো হয়েছে। এ আরাতে
আরাহ তা'আলা কসম করে বলেছেন, আমি একে এক মোবারক রাজিতে নামিল করেছি
এবং এর উদ্দেশ্য সাফিল মানুষকে সতর্ক করা।

আধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এখানে শবে-কদর বোঝানো হয়েছে, বা রমকান মাসের শেষ দশকে হয়। এ রান্তিকে 'মোবারক' বলার কারণ এই যে, এ রান্তিতে ভালাহ তাভালার পক্ষ থেকে অসংখ্য কল্যাণ ও বরকত মাযিল হয়। मृता कमात ्र विशेष हैं । विशेष क्षात क्षात विशेष हातार स्थान

কোরআন পাক শবে-কদরে নাষিল হয়েছে। এতে বোঝা গেল যে, এখানেও বরকতের রান্তি বলে শবে-কদরকেই বোঝানো হয়েছে। এক হাদীসে রস্লুলাহ্ (সা) আরও বলেন, দুনিয়ার গুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা পরগল্পরগণের প্রতি ষত কিতাব নাষিল করেছেন, তা সবই রম্যান মাসেরই বিভিন্ন তারিখে নাষিল হয়েছে। হয়রত কাতাদাহ বর্ণিত রেওয়ায়েতে রস্লুলাহ্ (সা) বলেন, হয়রত ইবরাহীম (আ)-এর সহীকাসমূহ রম্যানের প্রথম তারিখে, তওরাত ছয় তারিখে, য়বুর বার তারিখে, ইজীল আঠার তারিখে এবং কোরআন পাক চাক্রশ তারিখ অতিবাহিত হওয়ার পর পঁচিশের রান্তিতে অবতীর্ণ হয়েছে।—( কুরতুরী )

কোরআন শবে-কদরে নাষিল হয়েছে, এর অর্থ এই যে, লওহে-মাহফুষ থেকে সময় কোরআন দুনিয়ার আকাশে এ রাজিতেই নাষিল করা হয়েছে। অতপর তেইশ বছরে অন্ধ অন্ধ করে রসূলুনাহ্ (সা)-র প্রতি নাষিল হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, প্রতি বছর ষতটুকু কোরআনের অবতরণ অবধারিত ।ইল, তত্টুকুই শবে-কদরে দুনিরার আকাশে নাষিল করা হত।——(কুরতুবী)

্র ইক্রিমাহ প্রমুখ কয়েকজন তক্ষসীরবিদ থেকে বর্ণিত আছে, এ আরাতে বরকতের রাট্টি বলে শবে বরাত অর্থাৎ শাবান মাসের প্রের তারিখের রাট্টি বোঝানো হয়েছে। কিন্তু এ রাট্টিতে কোরআন অবতরণ কোরআন ও হাদীসের অন্যান্য বর্ণনার পরিপন্থী।

-এর ন্যায় সুস্পল্ট বর্ণনা সত্ত্বেও বলা যায় না যে, কোরজান শবে বরাতে নাষিল হয়েছে। তবে কোন কোন রেওয়ায়েতে শাবানের পনের তারিখকে শবে বরাত অথবা লায়লাতুস্সক' নামে অভিহিত করা হয়েছে এবং এর বরকতময় হওয়া ও এতে রহমত নাষিল হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর সাথে কোন কোন রেওয়ায়েতে এখানে উল্লিখিত ভণও বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ

এ রান্তিতে প্রভাগূর্ণ বিষয়ের ফরসালা আমার গক্ষ থেকে করা হয়। হয়রত ইবনে আব্দাস (রা) বলেন, এর অর্থ কোরআন অবতর্গের রান্তি অর্থাৎ শবে কদরে সৃষ্টি সম্পর্কিত সকল ওক্ষত্বপূর্ণ বিষয়ের ফরসালা দ্বির করা হয়, যা পরবর্তী শবে কদর পর্যন্ত এক বছরে সংঘটিত হবে। অর্থাৎ এ বছর কার্য়ংকারা জন্মগ্রহণ করবে, কে কে মারা যাবে এবং এ বছর কি পরিমাণ রিষিক দেওয়া হবে। মাহ্দভী

বলেন, এর অর্থ এই বে, আরাত্ কর্তৃক নির্থারিত তকদীরে পূর্বাহে ছিরীকৃত সকল ফরসালা এ রাজিতে সংলিল্ট ফেরেশতাগণের কাছে অর্পণ করা হয়। কেননা কোরআন ও হাদীসের অন্যান্য বর্ণনা সাক্ষ্য দেয় যে, আরাত্ তা'আলা এসব ফয়সালা মানুষের জন্মের পূর্বেই সৃশ্টিলয়ে লিখে দিয়েছেন। অতএব এ রাজিতে এগুলো ছির করার অর্থ এই যে, যে ফেরেশতাগণের মাধ্যমে ফয়সালা ও তকদীর প্রয়োগ করা হয়। এ রাজিতে সারা বছরের বিধানাবলী তাদের কাছে অর্পণ করা হয়।—(কুরতুবী)

কোন কোন রেওয়ায়েতে শবে বরাত সম্পর্কেও বলা হয়েছে যে, এতে জন্ম-মৃত্যুর সময় ও রিষিকের ফয়সালা লেখা হয়। এ থেকেই কেউ কেউ আলোচ্য আয়াতে 'বরকতের রায়ি'র অর্থ নিয়েছেন শবে-বরাত। কিন্ত এটা গুদ্ধ নয়। কেননা, এখানে সর্বাদ্রে কোরআন অবতরপের উল্লেখ রয়েছে এবং কোরআন অবতরপ যে রমষাম মাসে হয়েছে, তা কোরআনের বর্ণনা ভারাই প্রমাণিত। শবে বরাত সম্পর্কিত উদ্ধিতি কোন কোন রেওয়ায়েতকে ইবনে কাসীর অপ্রাহ্য বলে সাব্যন্ত করেছেন এবং কার্মী আবু বকর ইবনে আরাবী সংশ্লিস্ট বর্ণনাগুলি নির্ভরযোগ্য নয় বলে মন্তব্য করেছেন। ইবনে আরাবী শবে বরাতের ফ্রালত খাকার করেন না। তবে কোন কোন মানায়েখ পুর্বল হলেও হাদীসগুলোকে কবুল করেছেন। কেননা ফ্রালত সম্পর্কিত দুর্বল য়েওয়ায়েত কবুল করার অবকাশ রয়েছে।

فَارْتَقِبُ يَوْمُ ثَانِيْ التَّمَا لِهِ يَهُ خَلِق مُبِينِ فَ يَغْثَق النَّاسَ هَلْهُ الْمُورِيَّ الْمُؤْمِنُونَ وَ النَّا مُؤْمِنُونَ وَ النَّا مُؤْمِنُونَ وَ النَّا الْمُدَابُ إِنَّا مُؤْمِنُونَ وَ النَّا الْمُدَابِ إِنَّا مُؤْمِنُونَ وَ النَّا الْمُدَابِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ وَ النَّا الْمُدَابِ عَلِيلًا الْمُحَدُّ وَقُلْ الْمُدَابِ عَلِيلًا الْمُحَدُّ وَقُلْ الْمُحَدُّ الْمُحْدُونَ وَ النَّا اللَّهُ الْمُحْدُونَ وَ النَّا الْمُحْدَابِ عَلِيلًا النَّا مُنْتَقِبُونَ وَ وَ النَّا اللَّهُ اللَّهُ الْمُحَدِّقُ اللَّهُ الْمُلْكِالِ اللَّهُ الْمُلْكِالِ اللَّهُ اللَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُلْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْكُولُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلِلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الْمُؤْمِنُونُ

<sup>(</sup>১০) অতথ্য আগনি সেই দিনেয় অংগলা করুন, ব্যন আকাশ বৌদ্ধায় ছিছে বাবে, (১১) মাংনানুষকে বিরে ফেলবে। এটা ব্রগাদায়ক শাভি। (১২) হে আলদের পালনকর্তা, আলদের উপর থেকে শাভি প্রভাহার করুন, ভালরা বিপ্রাস হাপন করিছি। (১৬) তারা কি করে ব্যবে, অথচ তাদের কাছে এসেছিলেন পদত্ত বর্ণনাকারী রস্কা (১৪) অভগর তারা তাকে গৃত্পদর্শন করে এবং বলে, সে তো উপরাদ শিখানো কথা বলে। (১৫) আমি তোমাদের উপর থেকে আবাব কিছুটা প্রভাহার করুব, কিন্তু

ভোমরা পুনরার পূর্বাবস্থার কিরে যাবে। (১৬) যে দিন আমি প্রবলভাবে শৃত করব, সেদিন পুরাপুরি প্রতিশোধ প্রহণ করবই।

### তফসীয়ের সার-সংক্রেপ

(তারা সত্য সুস্পত্ট হওয়ার পরেও মানে না,) অতএব আপনি তাদের জন্য সে দিনের অপেকা করুন, যখন আকাশ ধূমাক্ষ হবে। এটাও এক যত্ত্বপাদারক শাভি। [এখানে দুর্ভিক্ষ বোঝানো হয়েছে। রসূলুরাহ্ (সা)-র বদ-দোয়ার ফলে মন্ধা-বাসীরা এ দুর্ভিচ্ছে পতিত হয়েছিল। এ বদ-দোয়া একবার মন্ত্রায় ও একবার মদীনায় হয়েছিল। কুধার তীব্রতায় ও মার্টির গুক্ততায় আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যমতে ধোঁয়ার মত দৃশ্টিগোচর হয়। তা-ই এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। দুর্ভিক্ষের কারণে মক্কাবাসীরা অতিঠ হয়ে কাকুতি-মিনতি ওক্ল করে দেয়। সেমতে ভবিষ্যদাণীরূপে বলা হয়েছে যে, মন্ধাবাসীরা তখন আলাহ্র সকাশে আর্য করবে, ] হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের থেকে এ আয়াব সরিয়ে নিন, আমরা অবশ্যই বিশ্বাস স্থাপন করব। [ এ ভবিষ্যদাণী এভাবে পূর্ণ হয় যে, আবু সুফিয়ান ও অন্যানা কুরায়েশ রস্লুলাহ্ (সা)-র কাছে চিঠি লিখে এবং নিজেরাও এসে দোয়ার অনুরোধ করে। ইয়ামামার সরদার সুমামা তাদের খাদ্যশস্য সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছিল, তাকেও বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করে। রাহল মা'আনীতে আবৃ সুফিয়ানের ঈমানের ওয়াদাও বর্ণিত রয়েছে। জ্ঞতপর বলা হয়েছে যে, তাদের ওয়াদা খাঁটি মনে ছিল না।] তারা কি করে উপদেশ ৰাভ করবে যদ্মারা তাদের ঈমান **আশা করা যায়, অথচ**ং(ইতিপূর্বে) তাদের কাছে সুম্পন্ট প্রগহর আগমন করেছেন (অর্থাৎ খাঁর নবুয়ত সুম্পন্ট ছিল)। অতপর তারা আঁকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছে এবং ব্রৱেছে, সে তো (জন্য লোকের) শিখানো বুলি বলে ( এবং ) সে উশ্বাদ। ( সুতরাং এরপরও ষখন তারা বিখাস ছাপন করন না, তখন দুর্ভিক্ষে ক্ষিত্রপে দীমান আশা করা যায়। দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে তো অবিবেচকরা একথাও বলতে পারে খে, এটা ছাডাবিক ঘটনা, যা বোধগম্য কারণে সংঘটিত হয়েছে—কুষ্ণরের শান্তি নয়। সুতরাং তাদের ওয়াদা কেবল উপস্থিত বিপদ টলানোর জন্য।) আমি (নিরুতর করার জন্য ) কিছুদিন আযাব প্রত্যাহার করব, কিন্তু তোমরা পুনরায় তোমাদের প্রথমাবস্থার ফিরে যাবেঞ [এ ডবিষ্যমাণী এড়াবে পূর্ণ হয় যে, রসূলুরাহ্ (সা)-র দোয়ার ফলে বৃষ্টি হয় এবং ইয়ামামার সরদারকে চিঠি লিখে খাদ্যশস্যের সরবরাহ পুনরায় চালু করা হলে মন্ধাবাসীয়া বৃত্তি লাভ করে। কিন্তু সমান দূরের কথা, তাদের নদ্রতাও বিদায় নেয় এবং তারা পূর্ববং ঔদস্থ প্রদর্শন আরম্ভ করে। াক্সরেকদিন' বলার ভার্ব 🖓 ই. যে, এ ভাষাহের অপসারণকাল পার্ষিব জীবন পর্যন্তই সীমিত। মৃত্যুর পর <u>রেংআরার জারবে, ভার অবসাম হবে না। সেমতে ইরশাদ হয়েছে, ] যেদিন আমি</u> প্ররলভাবে পাকড়াও করব, (সেদিন) আমি (পুরোপুরি) প্রতিশোধ নেবই (অর্থাৎ পরকালে পুরোপুরি শান্তি হবে )।

# অনুষ্টিক ভাতৰ্য বিষয়

আলোচ্য আয়াভসমূহে উলিখিও এই যে, এটা কিয়ামতের অন্যন্তম আলামত থা কিয়ামতের সমিকটবর্তী সময়ে সংঘটিত হবে। এই উল্ভি হযরত আলী, ইবনে আফাস, ইবনে উমর, আবু হরায়রা (রা), হাসান বসরী (র) প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে। বিতীয় উল্ভি এই যে, এ ভবিষ্যবাণী অতীতে পূর্ণ হয়ে সেছে এবং এতে মন্ধার সে দুর্ভিক্ষ বোঝানো হয়েছে, য়া রসুলুয়াহ্ (সা)—র বদ-দোয়ার ফলে মন্ধানীদের উপর আপতিত হয়েছিল। তারা ক্ষুধার্ত অবছায় মৃত্যুবরণ করেছিল এবং মৃত ক্ষম্ভ গেতে বাধ্য হয়েছিল। আকাশে রলিট ও মেঘের পরিবর্তে মুদ্ধ দৃশ্ভি-গোরর হত। এ উল্ভি হয়রত আবদুয়াহ্ ইবনে মসউদ (রা) প্রমুখের। তৃতীয় উল্ভি এই যে, এখানে মন্ধা বিজয়ের দিন মন্ধার আকাশে উল্ভিত ধূরিকণাকে ধূম বলা হয়েছে। এ উল্ভি আবদুর রহমান আরাজ প্রমুখের। —( কুরতুবী) প্রথমোক্ত উল্ভিন্থরই সমধিক প্রসিদ্ধ। তৃতীয় উল্ভি ইবনে কাসীরের মতে অগ্রাহ্য। সহীহ্ হাদীসসমূহে বিতীয় উল্ভিই অবলাইত হয়েছে। প্রথমোক্ত উল্ভিদ্বের রেওয়ায়েত নিশ্নরূপ ঃ

সহীহ্ মুসনিমের রেওয়ায়েতে হযায়ফা ইবনে উসায়েদ বলেন, একবার রসূর্লাহ্ (সা) উপর তলার কক্ষ থেকে আলাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিনিন আমরা তথন পরস্পর কিয়ামতের আলামত সম্পর্কে আলোচনা কয়ছিলাম। তিনি বললেন, ষত দিন তোমরা দশটি আলামত না দেখ, ততদিন কিয়ামত হবে না—(১) পশ্চিম দিক থেকে সুর্যোদয়, (২) দুখান তথা ধূয়, (৩) দাকা, (৪) ইয়াজ্জ-মাজুজের আবিভাব, (৫) ঈসা (আ)-র অবতরণ, (৬) দাজ্জালের আবিভাব, (৭) পূর্বে ভূমিধস, (৮) পশ্চিমে ভূমিধস, (১) আরব উপদাপে ভূমিধস, (১০) আদন থেকে এক অগ্নি বের হবে এবং মানুষকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে। মানুষ ষেখানে রায়ি রাপন করতে আসবৈ, অগ্নিও থেমে যাবে, যেখানে দৃপুরে বিশ্রামের জন্য আসবে, সেখানে অগ্নিও থেমে যাবে।
——(ইবনে কাসীর)

আবু মালিক আল'আরী বর্ণিত রেওয়ায়েতে রস্লুলাহ্ (সা) বলেন, আমি তোমাদেরকে তিন বিষয়ে সতর্ক করছি—এক. ধূম, যা মু'মিনকে কেবল এক প্রকার সর্দিতে
আক্রান্ত করে দেবে এবং কাফিরের দেহে প্রবেশ করে প্রতিটি রক্ত্রপ্রশ্ন বের হতে
থাকবে। দুই. দাকরা (ভূগর্ভ থেকে নির্গত অভূত জানোয়ার) এবং তিন. দাজ্জাল।
ইবনে কাসীর এমনি ধরনের আরও ক্রেকটি রেওয়ায়েত উ্জ্ত করে লিখেন ঃ

هذا اسناد محمم الى ابن عباس خبر الامة و ترجمان القران و هنذا قول من و انقد من المحابة و الله بعبن مع الاحاديث المرنوعة من المحاح و الحمان وغيرهما التي أورد وها مما نيد مقلع ود لا لة ظاهرة على أن الدخان من الآيات المنتظرة مع انه ظاهر القران فا رتقب يوم أنا تى المهام بدخان مهين - وعلى ما نسرة ابن معتود ا نها هو خيال وأرة نى اعيلهم من شدة لجوع و الجهد وهنذا توله تعالى يقهى الناس أى يتغفا هم و يعنهم و لوكان امرا خياليا يخص اهل مكلاً لمهريين لها تيل نية يغهى الناس -

কোরআনের তকসীরকার হয়রত ইবনে আব্বাস (রা) পর্যন্ত এই সন্দ বিশ্বদ্ধ। অন্যান্য সাহাবী ও তাবেরীর উজিও তাই, তারা ইবনে আব্বাসের সঙ্গে একমত হরেছিন। এইছি কিছু সহীত্ ও হাসান হাদীসও একমা প্রমাণ করে যে, 'দুম্বান' বা ধূম কির্মানতের ভবিষাৎ আলামতসমূহের অন্যতম। কোরআনের বাহ্যিক ভাষাও এর সাক্ষা দের। হয়রত আবদুরাত্ ইবনে মসউদের তফসীরে উল্লিখিত ধূম একটি কার্মনিক ধূম হিল, বা ক্ল্মার তীরতার কারণে ভাদের চোমে প্রভিন্তাত হয়েছিল। এর জন্য 'মানুষকে যিরে নেবে' কথাটি অবান্তর মনে হয়। কেননা, এই কার্মনিক ধূম মন্ত্রাবাসীদের মধ্যেই সীমিত ছিল। অথচ

হ্যরত আবল্লাহ্ ইবনে মসউদের উদ্ধির রেওয়ারেত বুখারী, মুসলিম, তিরমিমী ইত্যাদি কিতাবে হ্যরত মসরুকের বাচনিক বর্গিত হ্রেছে। তিনি বলেন, একদিন
আমরা আবওয়াবে কেলার নিকট্রতী কুফার মসন্তিদে প্রবেশ করে দেখলাম, জনৈক
ওরায়ের ওয়াজ করছেন। তিনি তুটি তু তি তু তু তু তু তু তু আরাত
সম্পর্কে প্রোতাদেরকে প্রশ্ন করজেন, এই দুখানের কি অর্থ, আপনারা জানেন? অতপর
নিজেই বলজেন, এটা এক ধুম, যা কিয়ামতের দিন নির্গত হবে এবং মুনাফিকদের
কর্প ও চ্ছু নভ্ট করে দেবে। পক্ষাভরে মুমিনদের মধ্যে এর কারণে কেবলমার
স্পির উপসর্ম স্ভিট হবে।

মস্কুক বলেন, ওয়ায়েষের এ কথা গুনে আমরা আবদুলাহ্ ইবনে মসউদের কাছে পেরাম। তিনি শারিত ছিলেন—বাজ-সমন্ত হয়ে উঠে বসলেন এবং বলুলেন, আলাহ্ তা'আলা আমাদের নবী (সা)-কে এই পথনির্দেশ দিয়েছেন ঃ ইটে বিনিমর চাই না এবং আমি কোন কর্মানার বিনিমর বিনিমর চাই না এবং আমি কোন কর্মানার বিনিমে বিনিমর চাই না এবং আমি কোন কর্মানার বিলে দেবে, আমি জানি না , আলাহ্ তা'আলাই জানেন। নিজে কোন কথা বানিয়ে বলা উচিত নয়। অতপর তিনি বললেন, এখন আমি তোমাদেরকে এ আয়াতের তফসীর সভার্মিত ঘটনা শোনাই।

কানিবরা বর্ধন রস্কুলাত্ (সা)-র দাওরাত কর্ল করতে অধীকার করত্ব এবং ক্র্রিরাকেই অভিন্তে রইল, তখন রস্কুলাত্ (সা) তাদের জন্য বল-দোরা করজেন থে, হে আলাহ্, এদের উপর ইউসুফ (খা)-এর জামলের দুর্ভিজের নাার দুর্ভিজ চাপিরে দিন। কলে কাকিররা ডরংকর দুর্ভিজে গতিত হল। এমনকি, তারা অধি এবং মৃত জন্তও ভক্ষণ করতে লাগল। তারা আকাদের দিকে তাকালে ধূর বাতীত কিছুই তাদের দৃশ্টিগোচর হত না। এক রেওয়ারেতে আছে, তাদের কেউ আকাদের দিকে তাকালে জুধার তীরভার সে কেবল ধরের মত দেখত। অতপর আবদুলাহ্ ইবনে মসউদ তার বজবার প্রমাণস্বরাপ তালিক প্রপীড়িত জনগধ রস্কুলাহ্ (সা)-র কাছে আবেদন করল, আপনি আপনার মুযার গোরের জন্য-আলাহ্র কাছে রুল্টির দোরা কর্লন। নতুবা জামরা স্বাই ধ্বংস হয়ে যাব। রস্কুলুল্ল্ (সা) দোরা করলে, রুণ্টি হল। তথন তাকি তিনির জন্য তোমাদের থেকে আয়াব প্রজ্বাহার করে নিজি। কিন্ত তোমরা বিপদমুক্ত হয়ে গেলে আবার কুফরের দিকে যাবে। বাজ্বে তাই হল, তারা তাদের পূর্বাবছার ফিরে গেল। তথন আলাহ্ তা আলা

ভারাত নাবিল করলেন। অর্থাৎ হাদিন জামি প্রবলভাবে পাকড়াও করব, সেদিনের ডয় কর। অতপর ইবনে মসউদ বললেন, এই প্রবল পাকড়াও বদর মৃদ্ধে হয়ে গেছে। এই ঘটনা বর্ণনা করার পর তিনি জারও বললেন, গাঁচটি বিষয় অতিক্রান্ত হয়ে পেছে। অর্থাৎ দুখান ভখা ধূয়, রোম, চাঁদ, পাকড়াও ও লেযাম।—(ইবনে কাসীর) দুখান অর্থ মন্ধার দুভিক্ষ। রোম অর্থ সেই ত্তিবিষাধাণী যা সূরা রামে রোমকদের বিষয় সম্পর্কে বণিত আছে

[ قَلْرُ بَتِ السَّامَةُ وَ ا نَشَقَ مَ ا نَشَقَ مَ السَّامَةُ وَ ا نَشَقَ مَ क्ष्म क्ष्म क्ष ठस विश्विष्ठ रुवशा, वा

আরাতে ব্যক্ত হয়েছে। পাকড়াও অর্থ বদর যুদ্ধে কুরাইশ-কাফিরদের পরিপতি। লেযাম অর্থে لَوْا مَا আরাতের দিকে ইদিত করা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতসমূহে গভীরভাবে লক্ষ্য করলে করেকটি ভবিষাদাণী দেখতে গাওয়া যায়—(১) আকালে ধূম দেখা দেবে এবং সবাইকে আচ্ছন করবে, (২) মুগ-রিকরা আযাবে অতিষ্ঠ হয়ে ঈমানের ওয়াদা করে আলক্ষ কাছে দোরা করবে; (৩) ভাঁদের উন্নাদা মিখ্যা প্রমাণিত হবে এবং পরে তারা বেঈমানী করবে, (৪) তাদের মিখ্যা ওয়াদা সত্ত্বেও আলাহ্ তা'আলা তাদেরকে জব্দ করার উদ্দেশ্যে কিছুদিনের জন্য আষাৰ প্ৰত্যাহার করবেন এবং বলে দৈবেন, তোমরা ওয়াদায় কায়েম থাকবে না এবং (৫) আল্লাহ্ তা'আলা পুনরায় তাদেরকে প্রবলভাবে পাকড়াও করকেন। হয়রত অবিদু-রাহ্ ইবনে মসউদের তক্সীর অনুযায়ী সবওলো ভবিষ্টাণীই পূর্ণ হয়ে গেছে। প্রথ-মোজ চারটি খক্কাবাসীর উপর দুর্ভিক্ষ আপতিত হওয়া এবং তা দূর হওয়ার অভ-বঁতী সময়েই পূর্ণ ইয়েছে এবং পঞ্চম ভবিষাদাণীটি বঁদর মুদ্ধে পূর্ণতা লাভ করিছে। কিব এই তফসীর কোরআনের বাহ্যিক ভাষার সাথে সমতি রাখে না। কোরআনের ভাষা থেকে বোঝা যায় যে, আকাশ প্রকাশ্ থেঁয়া ঘারা আচ্ছাদিত হবে এবং সমস্ত <u>মানুষ এই ধূর দারা প্রভাবাণিবত হরে। কিন্ত ছফসীর থেকে এণ্ডলো কিছুই প্রমাণিত</u> হয় না। বরং জানা যায় যে, এই ধূদ্র তাদের বিপদের তীব্রতার ফলণুনতি। এ কারণেই ইবনে কাসীর কোরআনের বাহ্যিক ভাষা দৃষ্টে এ বিষয়কে অগ্রাধিকার দিয়ে-ছেন যে, এ ধূম কিয়ামতের অন্যতম আলামত। একে অগ্রাধিকার দেওয়ার আরও কারণ এই যে, এটা রসূলুরাহ্ (সা)-র উজি দারা প্রমাণিত। পক্ষান্তরে ইবনে মসউদের তক্ষসীর তাঁর নিজয় ধারণাপ্রসূত। কিন্ত ইবনে কাসীরের অপ্রাধিকার দেওয়া তফসীরে انا كلطفوا العداب قليلا ا نكم अहे स्म, खाताए जाए العداب قليلا ا نكم

ভ তুর্তি অথচ কিয়ামতে কাফিরদের থেকে কোন সময় আযাব প্রত্যাহার করা হবে না। সূতরাং কিছু দিনের জন্য আযাব প্রত্যাহারের বিষয়টি কিরাপে ওছ হবে? ইবনে কাসীর বলেন, এ আয়াতের দুটি অর্থ হতে পারে—এক. উদ্দেশ্য এই যে, আমি যদি তোমাদের কথা অনুষায়ী আযাব প্রত্যাহার করি এবং তোমাদেরকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে দেই, তবে তোমরা পূর্ববৎ কুফরীই করতে থাকবে।

আয়াতে আছে کَشْفَ عَذَاب , ি وَ وَ الْعَادُ وَالْعَادُ وَ الْعَادُ وَالْعَادُ وَ الْعَادُ وَالْعَادُ وَ الْعَادُ وَالْعَادُ وَ الْعَادُ وَ الْعَادُ وَ الْعَادُ وَالْعَادُ وَ الْعَادُ وَالْعَادُ وَلِي الْعَادُ وَالْعَادُ وَالْعَادُونُ وَالْعَادُ وَالْعَالِمُ الْعَال

ব্যাপারেও এমনিভাবে। قَانَهُمْ الْعَذَابُ বলা হরেছে। অথচ তাদের উপর
আক্ষরের লক্ষণাদি প্রকাশ পেরেছিল মাত্র। আয়াব আসার ভাষনেও বিরুদ্ধ ছিল।
একেই بِنَامُوا الْعَذَابِ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। সারকথা এই যে, ধূরের ভবিষ্যধাণীকে
কিয়ামতের আলায়ত পণ্য করা হলে بِالْعَذَابُ আয়াত দারা কোন ধটকা

দেখা দের না এবং এ তফসীর জনুষারী ত্রিন্তি বিশ্বিনি এর অর্থ হবে
কিরামত দিবসের পাকড়াও। আবদুরাহ ইবনে মসউদের তফসীরকৈ বদের যুদ্ধের পাকড়াও বলা হরেছে। এটাও স্থানে গুদ্ধ। কারণ এটাও প্রবল পাকড়াও ছিল। কিন্তু
এতে জরুরী হয় না যে, কিয়ামতে আরও প্রবল পাকড়াও হবে না। এটাও অবান্তর
মনে হয় না যে, কোরআন পাক কাফিরদেরকে আলোচ্য আরাতসমূহে এক ভাবী
আয়াব সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। এরপর তাদের উপর যে-কোন আয়াব এসেছে,
তাকেই তারা এ আরাতের প্রতীক মনে করে আয়াতসমূহ উল্লেখ করেছেন। ফলে
এটা যে কিয়ামতের আলামত, তা অন্থীকার করা যায় না। যেমন স্থাং ইবনে মসউদ
থেকে বর্ণিত আছে ঃ

هما دخانان مضى واحد والذى بقى يملا ما بين المماء والارض ولايميب المؤمن الا بالزعمة واما الكانونيشق مسامعة نيبعث الله مند ذالك الريم الجنوب من اليمن نتقبض ووح كل مؤمن ويبقى هوا و

ধূম দু'টি। একটি অতিক্রান্ত হয়ে গেছে (অর্থাৎ মক্রার দুর্ভিক্রের সময়)। আর যেটি বাকি আছে, সেটি আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী শূন্যমন্তলকে ভরে দেবে। এতে মু'মিনের মধ্যে কেবল স্মির অবস্থা স্থিটি হবে এবং কাফিরের দেহের সমস্ত রক্ষ্ম হিল্ল করে দেবে। তখন আল্লাহ্ তা'জালা ইয়ামনের দিক থেকে দক্ষিণা বায়ু প্রবাহিত করবেন, যা প্রত্যেক মু'মিনের প্রাণ হরণ করবে এবং কেবল দুল্ট প্রকৃতির কাফিরকুল অবশিল্ট থাকবে।—(রুহল মা'আনী)

রাহল মা'আনীর গ্রহকার এই রেওয়াতের সত্যতায় সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, ক্রিড এটা প্রমাণিত হলেও কোরআন ও হাদীসের সাথে তাঁর অবলম্বিত ত্রুসীরের কোন বৈপ্রীতা থাকে না।

.

أَذُوْآ إِلَىٰ عَبَادُ اللهِ ﴿ إِلَيْ لَكُمْ رَسُولٌ آمِنِينٌ ﴿ وَإِنْ فَلَاعًا رَبُّهُ ۚ أَنَّ هَٰ فَكُلَّاءٍ قُوْ مُرَّ مُنْجِرِمُونَ ﴿ فَأَسْرِ بِعِبَادِى لَا نَّكُوْمُتَّبِعُونَ ﴿ اتْرَاكِ الْبَعْرَ رَهُوا مِ إِنَّهُمْ نَّتِ وَعُيُونٍ ﴿ وَ زُرُوعٍ وَ مُقَامِر وْ كَانُوا فِيهَا فَكِهِ بِنَ ﴿ كَ نُالِكُ سُوا ا بَكُتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَاكَا نُوَا ظَرِيْنَ ۚ وَلَقَدُ نَجَيْنَا ۚ بَنِّ إِنْسُرَآ إِنْكُ مِ بْنِي ﴿ مِنْ فِرْعَوْنَ مَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًّا مِّنَ الْمُسْرِةِ وَلَقَكِ اخْتَرْنَهُمُ عَلَى عِلْمِ عَلَى الْعَلَمِينَ ﴿ وَاتَّيْنَهُمْ مِّنَ الْا مَا فِيْهِ بَلَوا شَيِينُ 🕤

(১৭) তাদের পূর্বে আমি ফিরাউনের সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করেছি এবং তাদের কাছে আগমন করেছেন একজন সম্প্রানিত রসূল, (১৮) এই মর্মে যে, আজাহর বান্দাদেরক আমার কাছে অর্গণ কর। আমি তোমাদের জনা প্রেরিত বিশ্বত রসূল (১৯) আর তোমরা আরাহ্র বিরুদ্ধে ঔদ্ধত; প্রকাশ করো মা। আমি তোমাদের কাছে প্রকাশ্য প্রমাণ উপস্থিত করছি। (২০) তোমরা যাতে আমাকে প্রস্তর্বর্বণে হত্যা না কর, তজ্জনা আমি আমার পালনকর্তা ও তোমাদের পালনকর্তার শরণাপার হয়েছি। (২১) তোমরা যি আমার প্রতি বিশ্বাস হাগন না কর, তবে আমার কাছ থেকে দূরে বাক। (২২) অতপর সে তার পালনকর্তার কাছে দোরা করল যে, এরা অসরাধী সম্প্রদার (২৬) তাহলে তুমি আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রান্নিবেলায় বের হরে পড়। নিশ্বর তোমাদের

পশ্চিকাৰন করা হবে। (২৪) এবং সমুরকে জচল থাকতে দাও। লিক্স ওরা নিজ-জিত বাহিনী। (২৫) তারা ছেড়ে গিরেছিল কত উদ্যান ও রচ্ডৰণ, (২৬) কত শস্যক্ষের ও সুরমা ছান, (২৭) কত সুখের উপকরণ, খাতে তারা খোশগল করত। (২৮) এমনিই হরেছিল এবং আমি এওলোর সালিক করেছিলাম ভিন্ন সম্প্রদারক। (২৯) তাদের জন্য ক্রন্সন করেনি জাকাশ ও পৃথিবী এবং তারা জবকাশও গার্মির (৩০) জামি বনী ইসরাইলকে জপমানজনক শান্তি থেকে উদ্ধার করেছি। (৬১) ক্রিম্বান্তমন সে ছিল সীমালংঘনকারীদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়। (৩২) জামি জেনেউর্মে তালেরকে বিশ্ববাসীদের উপর শ্রেছি দিরেছিলাম, (৩৩) এবং জামি তাদেরকে এমন নিদর্শনাবলী দিরেছিলাম বাতে ছিল সপ্লেই সাহায্য।

不定点

# তব্দসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি তাদের আগে ফিরাউনের সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করেছি এবং (পরীক্ষা ছিল এই যে,) তাদের কাছে আগমন করেছিলেন একজন সম্মানিত স্বসূ**ষ**্¶ অ**র্থাৎ** মূসী (আ) ] পরগমরের আগমনে কে ঈমান আনে এবং কে আনে না, তার পরীক্ষা হয়। তিনি এসে ফিরাউন ও তার সম্প্রদায়কে বললেন, আলাহ্র ৰান্সদৈরকে (অর্থাৎ বনী ইসরাঈল, যাদেরকৈ তোমরা নিপীড়ন করছ,) আমার কাছে প্রভার্পণ কর (এবং তাদের থেকে হাত ওটাও। আমি যেখানে ও যেভাবে পারি তাদেরকে মুক্ত করে রাষব।) আমি (তোমাদের কাছে আল্লাহ্র বিশ্বন্ত) রসূল (হয়ে এসেছি এবং গুলী হবহ**্পৌহাই। কাজেই তোমাদের মানা উচিত।)** তোমরা আ**রা**হ্র বি<del>রুদ্ধে ঔষ</del>ত্য করো না। (উপরে বান্দার হক সমলে বলা হয়েছিল এবং এখানে <del>আরা</del>শ্র হ**ক** সমজে বলা হয়েছে।) আমি তোমাদের সামনে (আমার নবুরতের) স্প**ট**াদলীল পেশ করছি। (অর্থাৎ লাঠি ও জ্যোতির্ময় হাতের মু'জিয়া। কি**ত কিরাউন**িউ:**ভার**া**সম্পর্ক** দায় মানল না এবং তাঁকে হত্যা করার পরামর্শ করে। তিনি ওনে বললেন,) তোমরা যাতে আমাকে প্রস্তর্বর্ষণে হত্যা না কর, তজ্জন্য আমি আমার পাল্নকৃতা ও ভোষা-দের পালনকর্তার শর্পাপন্ন হচ্ছি। তোমরা যদি আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না কর, তবে আমার কাছ থেকে আলাদা থাক (অর্থাৎ আমাকে কল্ট দেওরার চেল্টা করো না। কারণ, আমার তাতে কোন কতি হবে না। আরাহ্ ওরাদা করেছেন 🕡 🚉 ্রিট্রা কিন্ত ভোষাদের অপরাধ আরও গুরুতর হয়ে যাবে। ভাই এক্সপ করোনা। কিবা ভারা সামকার পার ছিল না। ) তথ্ন মুসা (আ) তার পালনকর্তার কাছে, দোয়া করাজ্যার এরা বড় জগরাধী স্থাপায়। (জগরাধ থেকে বিরত হয় না। কাজেই তাদের ক্ষমসালা করে দিন। আমি দোয়া কবূল করলাম এবং বললাম,) তুমি আমার বান্দা-দেরকে নিমে রাম্ভি বেলায় বের হয়ে পড়। (কেননা, ফিরাউনের পক্ষ থেকে) তোমাদের পশ্চান্ধাবন করা হবে। (তাই রান্নি বেলায় বের হলৈ পুরে যেতে পারবে। ফলে র্ছারা ভৌমাদেরকে ধরতে পরিবে না। চলার পথে বে সমুদ্র পড়বে।) ভূমিই (মেই)

সমুদ্রকে ( প্রথমে লাঠি দারা আঘাত করবে, এবং ভাভে সে ওক হয়ে পথ দেবে। <del>অত</del>পর পার হওয়ার পর তাকে তদৰছার দেখে চিন্তা করো না যে, ফিরাউনও সম্ভবন্ত পার**্ছারে যাবে। বরং ভূমি তাকে) অচল থাকতে দে**বে (এবৃং নিশ্চিত থাকবে ৷ ভাকে অচল থাকতে দেওৱার রহস্য এই যে,) তাদের সমন্ত বাহিনী (এ সমুদ্রে) নিমজ্জিত হবে। তিরো সমুদ্রকে অচল দেখে তাতে গ্রুবেশ করবে এবং প্রবেশ করার পরই সমুদ্র চল্লমান হয়ে যাবে এবং দুদিক থেকে গানি এসে মিলে যাবে। স্মেতে তাই হয়েছিল। সূসা (আ) পার হয়ে গেলেন এবং ফিরাউন ও তার বাহিনী তাতে নিমজ্জিত হল। ] তারা ছেড়ে পেল কত উদ্যান ও প্রস্তবদ, কত শস্ক্রের ও সুরুষ্য প্রাসাদ, কত সুখের উপকরণ, যাতে তারা আনন্দিত থাকত। (এ ঘটনা) এরাপই হয়েছিল এবং আমি ভিন্ন সম্প্রদায়কে (অর্থাৎ বনী ইসরাঈলকে) এণ্ডলোর মালিক করে দিলাম। (ষেহেতু তারা খুব ঘূণিত ছিল, তাই) তাদের জন্য আকাশ ও পৃথিবী ক্রন্সন করেনি এবং তারা (আযাব থেকে) অবকাশও পারনি। (অর্থাৎ জারও কিছুদিন বেঁচে থাকলে ভাহান্নামের আযাব থেকে আরও কিছুদিন ভবকাশ পেত।) আমি (এডাবে) বনী ইসরাসমকে অপমানজনক আমাব থেকে উদ্ধার করেছি (অর্থাৎ ফ্রিরাউন থেকে। তার অত্যাচার ও নিপীড়ন থেকে।) নিশ্চয় সে (দাস্ভের) সীমাল্ংঘন্কারীদের মধ্যে শীর্ষছানীর ছিল। আমি বনী ইসরাসক্ষে (আরও নিয়াম্ত দিরেছি এবং) জেনেন্ডনে তাদেরকে (কোন কোন ব্যাপারে) বিশ্বাসীদর উপর (অথবা সঞ্চল ব্যাপারে তখনকার লোকদের উপর ) ত্রেছছ দিয়েছি। সেসব নিয়ামত ও পুরকার তো ছিলুই, জালাত্র কুদরতের নিদর্শনও ছিল বটে। অর্থাৎ আমি তাদের এমন নিদর্শনাবলী দিরেছি, রাতে স্পদ্ট পুরকার ছিল। (অর্থাৎ তাদের প্রতি অনুগ্রহের পুরকারও ছিল **এবং আমার কুমরতের দলীলও। তঙ্গধ্যে ছিল ইন্সিরপ্রাহ্য নিরাম্ত। যেমন, ফিরা**-উনের কবল থেকে উদ্ধার করা। আর কিছু ছিল অপ্রকাশ্য। যেমন, জান, <del>্ৰি</del>ভাব ও মু'জিয়া দৰ্শন )।

# আনুষ্টিক ভাতবা বিষয়

ত্রি ক্রিটিন তিন্ত্র কর্মিন হাতে আমাকে প্রকরে বর্ষদে হত্যা না কর, তজ্জনো আমি আমার পালনকর্তাও তোমাদের পালনকর্তার শরপাপন্ন হিছি। ) শি সাম্পের অর্থ প্রস্তর বর্ষদে হত্যা করা। এর অপর অর্থ কাউকে গালি দেওরাও হয়। এখানে উভয় অর্থই হতে পারে, কিন্তু প্রথম আর্থ নেরাই অধিক সলত। কেন্না, ফিরাউনের সম্প্রদায় মুসা (আ)-কে হত্যার ইমকি সিম্ভিল।

्रिये الْمُحَرَّرُ هُوا ( সমুদ্রকে শান্ত ও অচল অবছার থাকতে সাও। ) मृंजा (আ) जशीभनजर সমুদ্র পার হওয়ার পর ঘাডাবিকভাবে কামনা করবেন হে, সমুদ্র

.

পুনরায় আসল অবস্থায় ফিরে যাক, সাতে ফিরাউনের বাহিনী পার হতে না পারে। তাই আলাহ্ তাজালা তাঁকে বলৈ দিলেন, তোমরা পার হওয়ার পর সমুদ্রকে লাভ ও অচল অবস্থায় থাকতে দাও এবং পুনরায় পানি চলমান হওয়ার চিভা করো না—যাতে ফিরাউন ওফ ও তৈরি পথ দেখে সমুদ্রের মধ্যস্থলে প্রবেশ করে। তখন আমি সমুদ্রকে চলমান করে দেব এবং তারা তাতে নিমজ্জিত হবে।—(ইবনে কাসীর)

سنما بكيت عليهم السماء والأرض : जाकान ७ श्थिवीत क्रमन

প্রমাণ পাওয়া যায় না। সূরা শু'আরার তক্ষসীরে এর জওয়াবও দেওয়া হয়েছে।

(অতপর তাদের জন্য আকাশ ও পৃথিবী ক্রন্দন করেনি।) উদ্দেশ্য এই যে, তারা পৃথিবীতে কোন সংকর্ম করেনি যে, তাদের মৃত্যুতে পৃথিবী ক্রন্সন করবে এবং তাদের কোন সংকর্ম আকাশেও পৌছায়নি যে, তাদের জন্য আকাশ অনুন্পাত করবে। একাধিক রেওয়ায়েত ছারা প্রমাণিত রয়েছে যে, কোন সংকর্মপরাভ্যান বাদার মৃত্যু হলে আকাশ ও পৃথিবী ক্রন্দন করে। হষরত আনাস (রা)-এর রেওয়ায়েতে রসূ-লুরাহ্ (সা) বলেন, আকাশে প্রত্যেক বান্দার জন্য দু'টি দার নিদিস্ট রয়েছে। এক দার দিয়ে তার রিষিক অবতীর্ণ হয় এবং অন্য ঘার দিয়ে তার কর্ম ও কথাবার্তা উপরে পৌছে। এই বান্দার মৃত্যু হলে উভয় দার তাকে সমরণ করে ক্রন্দন করে। এরপর তিনি প্রমাণস্বরূপ نَمَا بَكَتُ مَلَيْهِمِ السَّمَا وَ الْأَرْضُ আরাতখানি তিলাওয়াত করেন। ইবনে আব্বাস থেকেও এমনি ধরনের হাদীস বর্ণিত রয়েছে।—(ইবনে কাসীর) শোরায়াহ্ ইবনে ওবায়দ (রা)-এর অন্য এক হাদীসে রসূলুলাহ্(সা) বলেন, প্রবাসে মৃত্যুবরণ করার দক্ষন যে মু'মিন ব্যক্তির জন্য কোন ক্রন্দনকারী থাকে না, তার জন্য আর্ম্বুণ ও পৃথিবী ব্রন্থন করে। এর সাথেও তিনি আলোচা আয়াত তিনা-ওয়াত করেন এবং বলেন, স্থিবী ও আকাশ কোন কাফিরের জন্য ক্রন্সন করে না।—( ইবনে জরীর ) হমরত আলী (রা)-ও সংলোকের মৃত্যুতে আকাশ ও পৃথিবীর ক্রন্সনের কথা উল্লেখ করেছেন।—(ইবনে ক্রাসীর)

কেউ কেউ এ আরাচকে রাগ্র অর্থে ধরে নিমে বলেন এতে আকাশ ও গৃথিবীর প্রকৃত ক্রন্সন বোঝানো হয়নি। বরং উদ্দেশ্য এই যে, তাদের অন্তিত এমন অনুলেখযোগ্য ছিল যে, তার অবসানে কেউ দুঃখিত ও পরিত্রণত হয়নি। কিন্তু উলিখিত রেওয়ায়েত-দূলেট এটাই অধিক সহত মনে হয় যে, আয়াতে আক্রিক অর্থেই ক্রন্সন বোঝানো হয়েছে। ক্রেনা, উটা সন্তবগর এবং রেওয়ায়েত দারা সমর্থিত। কাজেই অহেতুক

রাগক অর্থ নেওয়ার প্ররোজন নেই। এখন প্রশ্ন এই যে, আকাশ ও পৃথিবীতে চেতনা কোথার? তারা ক্রন্সন করবে ক্রেমন করে? জওয়াব এই যে, জগতের প্রত্যেকটি সৃষ্ট বন্ধতেই কিছু না কিছু চেতনা অবশাই বিদ্যমান রয়েছে। এক আয়াতে বলা হয়েছে ৪ এক আয়াতে বলা আমুনিক বিভানও ক্রমাণ্বয়ে এ সিজাতেই উপনীত হচ্ছে। তবে আকাশ ও পৃথিবীর ক্রন্সন মানুষের ক্রন্সনের অনুরাপ হওয়া জরুয়ী নয়। তারা অবশাই অন্যভাবে ক্রন্সন করে, যার বর্মপ আমাদের জানা নেই।

জেনেশুনে বিশ্ববাসীর উপর ত্রেছছ দিয়েছি।) এতে উদ্মতে মুহাদ্মদী অপেক্ষা অধিক প্রেছছ জরুরী হয় না। কেননা, এখানে তৎকালীন বিশ্ববাসী বোঝানো হয়েছে। তখন তারা নিশ্চিতই জগতের প্রেছতম জাতি ছিল। এরই অনুরূপ কোরআনে হয়রত মরিয়মকে বিষের নারীদের উপর প্রেছছ দানের কথা বলা হয়েছে। এটাও সম্ভবপর যে, বিশেষ কোন বিষয়ে বনী ইসরাঈলকে সর্বকালের সর্বলোকের উপর প্রেছছ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সমন্টিসতভাবে উদ্মতে মুহাদ্মদীই প্রেছ। তিন্তু কিন্তু সমন্টিসতভাবে উদ্মতে মুহাদ্মদীই প্রেছ। তিন্তু কিন্তু সামার প্রত্যেক কান্তু প্রজাতিত্তিক হয়ে থাকে। কাজেই প্রভার দাবি অনুযারীই আমি শ্রেছছ দিয়েছে।

নিদর্শনাবলী দিয়েছি, যাতে প্রকৃতি পুরকার ছিল।) এখানে লাঠি, দীণ্ডিময় ওল হাত ইত্যাদি মু'জিষা বোঝানো হয়েছে। শব্দের দু'জর্থ—পুরকার ও পরীকা। এখানে উত্তর অর্থ জনায়াসে সভ্তবপর।—(কুরত্বী)

اِنَّ هَوُلاً وِ لَيَعُولُونَ فَ اِنْ هِيَ إِلَا مُؤتَّتُنَا الْأُولَا وَمَا عُنُ وَمُنَا الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

# كَ يَعْكُنُونَ هِ إِنَّ يُوْمُ الْفُصْلِ مِنْ قَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ فَيَوْمُ لَا يُغْنِيُ مَنْ تَحِمُ مَوْلَكُ عَنْ مَوْمَ لَا مَنْ تَحِمَ مَوْلًا عَنْ مَنْ تَحِمَ مَوْلًا عَنْ مَنْ تَحِمَ اللهُ مِنْ الرّحِيدُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللْعُلِمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ ا

(৩৪) কাকিররা বলেই থাকে, (৩৫) প্রথম মৃত্যুর মাধ্যমেই জামাদের সৰ্কাক্তর জবসান হবে এবং জামরা পুনরুপিত হব না। (৩৬) তোমরা বিদি সভ্যবাদী হও, তবে জামাদের পূর্বপুরুষদেরকে নিয়ে এস। (৩৭) ওরা ভ্রেচ, না ভুজারু সভ্যপায় ও তাদের পূর্বতীরা? জামি ওদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি। ওরা ছিল জগরাধী। (৩৮) জামি নভামগুল, ভুমগুল ও এতদুক্রের মুধ্যবর্তী স্বাকিত্র ক্রীড়া-ছলে হল্টি করিনি; (৩৯) জামি এগুলো যথায়থ উদ্দেশ্যেই হল্টি করেছি; কিন্তু তাদের জবিজাংশই বুবে না। (৪০) নিশ্চর ক্রসালার দিন তাদের স্বার্থই নির্বার্থিত সময়, (৪১) ঘেদিন কোন বছুই কোন বছুর উপকারে জাসবে না এবং তারা সাহাব্য প্রাত্তও হবে না। (৪২) তবে জালাহ্ বার প্রতি দয়া করেন, তার কথা ভিরু। নিশ্চর তিনি পরাক্রমশালী দয়াময়।

# **एक्जीरतत जात-**नश्कान

তারা (কিয়ামতের শান্তির কথা গুনে কিয়ামত অন্থীকার করে এবং) বলে, দুনিয়ার মৃত্যুই আমাদের শেষ অবস্থা এবং আমরা পুনক্লজীবিত হব না। (অর্থাৎ পরকালীন জীবন বলতে কিছুই নেই)। দুনিয়ার জীবনের পর কিছুই হবে না। (অত্এর হে মুসলমানগণ,) তোমরা (পরকাল সম্পর্কিত দাবিতে) সভ্যবাদী হলে (অপেকা সর না, এখনই) আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে (জীবিত করে) নিয়ে আস। (অতুপর তাদেরকে এ মর্মে শাসানো হয়েছে যে, তাদের চিন্তা করা উচিত,) তারা (শার্ষবার্হে) প্রেচ, না (ইয়ামেন সম্রাট) তুকার সম্প্রদায় ও তাদের পূর্ববর্তীরা ? (যেমন, আদ, সামূদ ইত্যাদি। তারা অধিক উন্নত ছিল, কিন্তু) আমি তাদেরকে (ও) ধ্বংস করে দিয়েছি—(কেমল এ কারণে মে,) তারা ছিল অপরামী। (কাম্পেই এলা আলামের বিভ্রুত না হয়ে কেমন করে বাঁচতে গারবে ? অতুপর কিয়ামতের সভ্যুত্য ও মহসাবর্তিত হয়েছে।) আমি নভামন্তল, ভূমন্তল ও এতপুতরের মধ্যবর্তী সমকিছু ক্লীড়াল ছলে ভূলিই করিনি, (বয়ং) আমি উভয়কে (অন্যান্য স্থিতিসহ) যথায়থ উক্লেণ্যেই স্থিতি করেছি (য়েমন, এগুলো ধারা এচক ভো আলাহ্র অনুসরত বোঝা যার, বিলীজক্র প্রাণিত থান্তির প্রমাণ পাওয়া যার।) তাদের অধিকাংশ বোঝে না (য়ে, বিলি এমন

বিশার আকাশ ও পৃথিবী প্রভৃতিকে প্রথমে স্পিট করতে পারেন, তিনি বিতীয় বারও স্পিট করতে সক্ষম। ) নিশ্চয় করসালার দিন (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন) এদের সক্রের (পুনরুত্রনি ও শান্তি-প্রতিদানের) নির্ধারিত সময় (যা যথাসময়ে অবশাই সংঘটিত হবে। অতপর কিয়ামতের কিছু ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।) যে দিন কোন সম্পর্কশালী কোন সম্পর্কশালীর উপকারে আসবে না এবং (অন্য কোন তরফ থেকে, যেমন মিথ্যা উপাস্যদের তরফ থেকে) তারা সাহাযাপ্তাশত হবে না। তবে আরাহ্ যার প্রতি দয়া করেন, তার জন্য আরাহ্র জনুমতিতে কৃত সুপারিশ কাজে আসবে এবং আরাহ্ তার সাহায্রকারী হবেন। তিনি (আরাহ্) পরাক্রমশালী (কাফির-দেরকে শান্তি দেবেন), দয়াময় (মুসলমানদের প্রতি দয়া করেনে)।

আনুষ্টিক ভাতব্য বিষয়

তিনি এই তাপতির জওয়াব সুম্পত্ট বিধার কোর্জান পাক
পর্পুরুষদেরকে উপস্থিত কর।) এই আপতির জওয়াব সুম্পত্ট বিধার কোর্জান পাক
এর কোন জওয়াব দেয়নি। পরকালে মানুষ পুনরুজ্জীবিত হবে বলে দাবি করা হয়েছে।
দুনিয়াতে জয়-য়ৃত্যু আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ আইন ও উপযোগিতার অধীন।
কাজেই আলাহ্ তা'আলা কাউকে দুনিয়াতে পুনকজ্জীবন দান না করবে পরকালেও
দান করতে পারবেন না, এটা কেমন করে বোঝা যায় ?—( বায়ানুল-কোর্জান)

क्रवात जन्धनास्त्रत घष्ट्रेन । वर्षे वर्षे क्रिक्त लोर्बरीर्ष

ত্রেট, না তুকার সম্প্রদায়?) কোরআনে দু'জারগায় তুকার উল্লেখ রয়েছে—এখানে এবং সুরা ক্লাফে। কিন্ত উত্তর জায়গায় কেবল নামই উল্লেখ করা হয়েছে—কোন বিস্তারিত ঘটনা বির্ত হয়নি। তাই এ সম্পর্কে তফ্লসীরবিদগণ দীর্ঘ আলোচনা করে—ছেন যে, এরা কোন্ জনগোর্চী? বাস্তবে তুকা কোন নিদিন্ট ব্যক্তির নাম নয়, বরং এটা ইয়ামেনের হিমইয়ারী সম্রাটদের উপাধিবিশেষ। তারা দীর্ঘকাল পর্যন্ত ইয়ামেনের পশ্চিমাংশকে রাজধানী করে জারব, শাম, ইরাক ও আফ্রিকার কিছু অংশ শাসন করেছে। এ কারণেই ক্রিলির বছবের বহুবচন ওথা দি ব্রাক্তি হয় এবং এই সম্রাটগণকে তাম্বজেরারে ইয়ামেনা বলা হয়। এখানে কোন সম্রাট্ট বোঝানো হয়েছে, এসম্পর্কে হয়েকে ইবনে কাসীরের বজবা অধিক সঙ্গত মনে হয়। তিনি বলেন, এখানে মধ্যবর্তী সম্রাট রোঝানো হয়েছে, যার নাম 'আস'আদ আযু কুরায়েব ইবনে মালফিকারেব। যে রস্তার্কার্ছ (সা)—র নবুয়ত লাভের কমপ্রকে সাতশ বছর পূর্বে অভিক্রান্ত হয়েছে। হিমইন্সারী সম্রাটদের মধ্যে তার রাজত্বকাল স্বাধিক ছিল। সে তার শাসনামনের অনেক দেশ জয় করে সমরকন্দ পর্যন্ত গৌছে যায়। মুহান্মদে ইবনে ইসহাক কনা করেন, এই দিনিবজয়কালে একবার সে মদীনা মুনাওয়ারার জনপদ অভিক্রম করে এবং তা

করায়ত করার ইচ্ছা করে। মদীনাবাসীরা দিনের বেলায় ভার বিক্রজে মুদ্ধ করত এবং রাপ্রিভে তার আভিধেয়তা করত। ফলে সে দক্ষিত হরে মদীনা ভরের ইচ্ছা পরিত্যাস করে। এ সময়েই মদীনার <mark>দু'জন ইহদী আছিম তাকে হ'শিয়ার কুরে দের</mark> যে, এই শহর সে করায়ত করতে পারবে না কারণ এটা শেষ পরসম্ভরের হিজয়<mark>তীকী</mark>। সম্রাট ইছদী আলিমধয়কে সাথে নিয়ে ইয়ামেন প্রত্যাবর্তন করে এবং তাদের শিক্ষা ও अठारत मुख्य हरत रेहनी धर्म शर्म करता वनी वाहना, जबन रेहनी धर्मर जला धर्म हिना অতপর তার সম্পুদারও সত্য ধর্মে দীক্ষিত হয়ে যায়। কিন্তু তার মৃত্যুর পর তারা আবার মূর্তিপূজা ও অন্তিগৃজা ওক করে দেয়। ফলে তাদের উপর আন্তাহ্র পরব নাষিল্ হয়। সূরা সাবায় এসম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। —(ইবনে কালীর) এ থেকে জানা বার যে, তুববার সম্পুদায় ইমলাম গ্রহণ করেছিল, কিন্ত পরে প্রয়ন্তি হয়ে আলাহ্র গ্যবৈ পতিত হয়েছিল। একারপেই কোরআনের উভর ভারগায় 'ছুব্বার সম্পুদার' উল্লেখ করা হয়েছে, ওধু তুকা উলিখিত হয়নি হয়রত সহল ইবনে সাল ও ইবনে আক্রাসের রেওয়ায়েতেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। রস্কুরাহ (সা) বরেন, لا تسبوا لبعا نائه تعالسلم ্তোসরা ভুকাকে মন্বলো না ; কারণ সেইসলাম গ্রহণ করেছিল।

ও পৃথিবী যথায়থ উদ্দেশ্যেই সৃদিট করেছি, কিন্ত অধিকাংশ মানুষ তা বৌরে না।) উদ্দেশ্য এই যে. বোধশক্তি ও চিন্তাশক্তি থাকলে আকাশ-পৃথিবী ও এতদুভরের মধ্য-বতী সৃদিটসমূহ অনেক সতা উদ্ঘাটন করে। উদাহরণত এগুলোর মাধ্যমে আলাহ তা আলার অপার কুদরত ও পরকালের সন্তাব্যাতা বোঝা যায়। কারণ, যে সভা এসব মহাস্পিটকে অনম্ভিত্ব থেকে অন্তিন্ধে আময়ন করেছেন, তিনি নিশ্চিতই এগুলোকে একবার ধ্বংস করে পুনরায় সৃদিট করতে সক্ষম। তৃতীয়ত এগুলোর মধ্যমে শান্তি ও প্রতিদানের প্রয়োজনীয়তাও বোঝা যায়। কারণ, পরকালের প্রতিদান ও শান্তি না থাকলে সৃদ্দির সমগ্র কান্তকারখানাই ভণ্ডুল হয়ে যায়। পৃথিবী সৃদ্দির রহস্যই তো একে পরীক্ষাপার করা এবং এরপর পরকালের শান্তি ও প্রতিদান দেওয়া। নতুবা সহ ও অসহ উদ্যোর পরিণতি এক হওয়া জক্ররী হয়ে পড়ে। এটা আলাহ্র মাহান্থ্যের পরিপত্তী। চতুর্যুত সৃদ্দিজসত চিন্তাশীলদেরকৈ আলাহ্ তা আলার আনুগতো উদ্ধৃত্ব করে। কেননা, সমগ্র স্পিটই তাঁর বিরাট অবদান। কাজেই এ অবদানের ক্ষতভাত প্রভারে আনুগতোর মাধ্যমে প্রকাশ করা বান্দার অবশ্য কর্তব্য।

انَ شَجَرَتَ الزُّقُومِ ﴿ طَعُنَامُ الْأَثِيْرِ ﴿ كَالْمُهُلِ هُ يَغْلِلُ فِي الْبُطُونِ ﴿ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

فُوْقَ رَائِمِهِ مِنْ عَدَّابِ الْحَدِيْمِ ﴿ ذُقَ \* رَائِكُ اَنْتَ الْعَزِيْرُ الْحَدِيْمِ ﴿ اللَّهُ الْمَا كُنْتُورِهِ تَمْتُرُونَ ۞ رَانَ الْمُتَوَلِّينَ ﴾ تَمْتُرُونَ ۞ رَانَ الْمُتَوَلِينَ ﴾ تَمْتُرُونَ ۞ رَانَ الْمُتَوَلِينَ ﴾ تَمْتُرُونَ وَنَ الْمُتَوَلِينَ ﴾ يَكْبُسُونَ مِنْ سُنْدُينِ ﴾ يَكْبُسُونَ مِنْ سُنْدُينِ ﴾ يَكْبُسُونَ مِنْ سُنْدُينِ ﴾ وَرَقْعُمْ عَيُورٍ ﴿ عَيْنِ ﴾ وَرَقْعُمْ عَدَابَ الْجَحِيْمِ ﴿ فَعَمْ لَا قُنْ الْمُوتَةُ الْاوِّلَى ، وَرَقْعُهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ﴿ فَعَمْ لَا قُنْ الْمُوتَةُ الْاوِّلَى ، وَرَقْعُهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ﴿ فَعَمْلًا قِنَ الْمُوتَةُ الْاوِّلَى ، وَرَقْعُهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ﴿ فَعَمْلًا قِن اللَّهُ الْمُوتَةُ الْاوْلَى ، وَرَقْعُهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ﴿ فَعَمْلًا قِن اللَّهُ الْمُوتَةُ الْاوْلَى الْمُؤْتُ الْعُطْيِمُ ۞ فَاذْتُوبُ إِنْهُمْ مُرْتَوْبُونَ ﴾ الْمُوتُ الْعُورُ الْعُطْيْمُ ۞ فَاذْتُوبُ إِنْهُمْ مُرْتَوْبُونَ ﴾ الْمُوتَةُ الْمُؤْتُ الْعُورُ الْعُطْيْمُ ۞ فَاذْتُوبُ إِنْهُمْ مُرْتَوْبُونَ ﴾ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْعُورُ الْعُطْيْمُ ۞ فَاذْتُوبُ إِنْهُمْ مُرْتَوْبُونَ ﴾ الْمُؤْتُ وَلَى الْمُؤْتُ وَلَا الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ وَلَا الْمُؤْتُ الْمُؤْتُونَ ﴾ فَاذْتُوبُ إِنْهُمْ مُرْتَوْبُونَ ﴾ الْمُؤْتُونَ ﴾ الْمُؤْتُونَ ﴾ فَاذْتُوبُ إِنْهُمْ مُرْتَوْبُونَ ﴾ الْمُؤْتُونَ ﴾ اللّهُ الْمُؤْتُونَ ﴾ الْمُؤْتُونَ أَنْ الْمُؤْتُونَ ﴾ اللّهُ الْمُؤْتُونَ أَوْلُونَ أَلْمُؤْتُونَ أَنْهُمْ مُنْ الْمُؤْتُونَ أَلَا الْمُؤْتُونَ أَنْهُمُ الْمُؤْتُونَ أَلَا الْمُؤْتُونَ أَنْ الْمُؤْتُونَ أَلَا الْمُؤْتُ الْمُؤْتُونَ أَلْمُونَ الْمُؤْتُونَ أَلَا الْمُؤْتُونَ أَنْ الْمُؤْتُونَ أَنْ الْمُؤْتُونَ الْمُؤْتُونَ الْمُؤْتُونَ الْمُؤْتُونَ الْمُؤْتُونَ الْمُؤْتُونَ الْمُؤْتُونُ الْمُؤْتُونُ الْمُؤْتُونُ الْمُؤْتُونُ أَلَالُونُ الْمُؤْتُونُ ال

(৪৩) নিশ্চর ঘাছুম রক্ষ (৪৪) পাপীর খাদ্য হবে; (৪৫) পলিত তায়ের মত পেট্র ফুটতে থাকবে (৪৬) যেমন মুটে পানি। (৪৭) একে ধর এবং টেনে নিয়ে ছাও ছারালমের মধ্যন্থলে, (৪৮) জতপর তার মাখার উপর ফুটত পানির জাষাব রেলে দাও, (৪৯) ছাদ গ্রহণ কর, তুমি তো সঙ্গমানিত, সভাত ! (৫০) এ সঙ্গরের তোমরা সন্দেহে পতিত ছিলে। (৫১) নিশ্চয় জালাহ্ভীরুরা নিরাপদ হানে থাকবে —(৫২) উদ্যানরাজি ও নির্মারিপীসমূহে। (৫৩) তারা পরিধান করবে চিকন ও পুরু রেশমীবন্ত, মুখোমুখি হরে বসবে। (৫৪) এরপেই হবে এবং জামি তাদেরকে জানতলোচনা ব্রী দেব। (৫৫) তারা সেখানে শাভ মনে বিভিন্ন ফলমূর জানতে করবে। (৫৬) তারা সেখানে মৃত্যু জালাদন করবে না প্রথম মৃত্যু বাতীত এবং জাপনার পালনকর্তা তাদেরকে জাহালামের জাহাব থেকে রক্ষা করবেন। (৫৭) জাপনার পালনকর্তার রুপার এটাই মহা সাফল্য। (৫৮) জামি জাপনার ভাষার কোরজানকে সহজে করে দিছেছি, যাতে তারা সমরণ রাখে। (৫৯) জতএব জাপনি জ্বপেকা করুন, তারাও জ্বেকা। করছে।

# তফসীরের সার-সংক্রেপ

নিশ্চর রাজুম হক (মুরা ছাক্ষকাতে এসলবর্ত জালোচনা করা হরেছে), বড় থাপুরি (অর্থাৎ কাকিরের) খালা হবে, যা (দৃশ্টিকটু হওয়ার ব্যাগারে) তেজের ত্রা-নির্মাণ্ড হবে: এবং ফুটড গানির যত ফুটতে থাকবে। মেরেশতাগগবেণ (আদেশ

করা হবে ) একে ধর এবং টেনে সাহামামের মধাছলে নিরে যাওঁ, অউপর এর মন্তকের উপরে যন্তপাদায়ক ফুটভ পানি চাল। ( তাকে ঠাট্টাচ্ছনে বলা হবে এবার ) ছাদ গ্রহণ কর, তুমি তো বড় সম্মানিত, সম্প্রান্ত । (এটা ভৌষার সম্মানি, ইয়মন তুমি দুনিরাতে নিজেকে সম্মানিত ও সম্প্রান্ত মনে করে আমার আদেশ পালনে লজ্জা-বোধ করতে। ভালামীদেরকে বলা হবে,) এ সম্পর্কেই তোমরা সন্দেহ গোষণ (ও অশ্বীকার) করতে। (অতপর জান্নাতীদের অবদ্বা বর্ণনা করা হয়েছে,) নিশ্চয় আরাহ্ভীক্ররা নিরাপদ ছানে ধাকবে অর্থাৎ উদ্যানরাজ্যি ও নির্থুরিণীসমূহে। তারা চিকন ও মোটা রেশমীবন্ত পরিধান কর্বে, সামনাসামনি বসবে। এরপ্ট হরে এবং আমি তাদেরকে সুন্দরী আনতলোচনা স্ত্রী দেব। তথায় তারা নিশ্চিত মনে বিভিন্ন ক্লিমূল আনতে বলবে। তথায় দুনিয়ার মূতু্যু ব্যতীত তারা মৃত্যু আছাদন করবে না (অর্থাৎ অমর হয়ে থাকবে)। আলাহ্ তা'আলা তাদেরকে জাহালামের আযাব থেকে রক্ষা করবেন। এসবই হবে আপনার পালনকর্তার রূপায়। এটাই মহাসা<del>ফ্</del>রা। (হে পয়গম্বর, আপনার কাজ ভুধু তাদেরকে বলে যাওয়া। এই উৎেশ্যেই) আমি কোরজানকৈ আপনার (জারবী) ভাষায় সহজ করে দিয়েছি, যাতে তারা (একে বাঝে) উপদেশ প্রহণ্ণ করে। অতএব ( ওরা না মানলে ) জাপনি (এদের উপর বিপদ অবতরণের) অপেক্ষা করুন। তারাও (আপনার উপর বিপদ অবতরপের) অপেক্ষা করছে। (কাজেই জাগনি দুঃখ ও টিভা না করে তাদের বাগের আলাহ্র কারে সৌপুর্দ করেন। তিনি নিজেই বুঝে নেবেন )।

# আনুষ্টিক ভাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে পরকালের কতিপয় অবস্থা বিধৃত হয়েছে এবং নিয়ম অনুযায়ী কোর্জান পাক জায়াত ও জাহায়াম উভয়ের অবস্থা একের পর এক বর্ণনা করেছে।

বিষয় বর্গনা করা হরেছে। এখানে উল্লেখ্যাগ্য বিষয় এই যে, কোরজানের জারাড় থেকে বাহাত জান। যায়, যাকুম কাফিরদেরকে জাহালামে প্রবেশ করার জারাত খাওয়ানো হবে। কেননা, এখানে যাকুম খাওয়ানোর পর জাহালামের মধ্যহলে টেনে নিয়ে যাওয়ার আদেশ উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া সূরা ওয়াকেয়ার আমাত করিন নিয়ে যাওয়ার আদেশ উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া সূরা ওয়াকেয়ার আমাত করি নিয়ে যাওয়ার আমেল উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া সূরা ওয়াকেয়ার আমাত করি নিয়ে যাওয়ার আমাত তাকেই তাই বুঝেছেন। কেননা, দাওয়াতের পূর্বে মেহমানদেরকে যে আদর-আগারন করা হয়, তাদের মতে তাকেই তাল হয়। গরবতী খাদ্যকে উট্টেল অথবা উট্টেল বলা হয়। কোরআনের ভাষায় জাহালামে প্রবেশের গরে যাকুম খাওয়ানোরও সভাবনা রয়েছে। আলোচ্য আয়াতে

্পরে ভাছালামে টেনে নেওয়ার আদেশের অর্থ এই হবে যে, তারা পূর্বেই ভাহালামে হিল । কিন্ত অধ্যানার পর তাদেরকে আরও লাঞ্ছিত ও কল্টদানের জন্য ভাষালামের মধ্যমূলে নিয়ে যাওয়া হবে।——( বয়ানুল-কোরভান )

সমূহের প্রতি ইনিত রয়েছে এবং প্রায় সকল প্রকার নিয়ামতই এখানে সমিবেশিত করা হয়েছে। কেননা, মানুষের প্রয়োজনীয় বস্তু সাধারণত ছয়টি—(১) উত্তম বাসসূহ (২) উত্তম পোশাক, (৩) আকর্ষণীয় জীবনসঙ্গিনী (৪) সুষাদু খাদ্য (৫) এসব নিয়ামতের ছায়িছের নিশ্চয়তা এবং (৬) দুঃখ-কণ্ট থেকে পূর্ণরাপে নিরাপদ থাকার আয়াস। এখন এ ছয়টি বস্তুই জালাতীদের জন্য প্রমাশিত করে দেওয়া হয়েছে। এখানে বাসস্থানকে নিরাপদ' বলে ইনিত করা হয়েছে যে, বিপদমুক্ত হওয়াই মানুষের বাসস্থানের প্রখান তথা।

बत वर्ष यथाक्राम हिकन ও माहा त्रनमीवड । ه استبری و استبری

अब जर्ब अकरक अप्तात वृश्व करत प्रश्वा। الزريج — زو جنا هم بهور علي

পরে শব্দটি বিবাহ করানোর অর্থে ব্যবহাত হয়েছে। এ অর্থের প্রেক্চিতে এখানে উদ্দেশ্য এই বে, জালাতী পুরুষদের বিয়ে সুন্দরী আনতলোচনা রমণীদের সাথে যথা নিয়মে সন্দর করা হবে। জালাতে পার্থিব বিধি-বিধানের বাধ্যবাধকতা থাকবে না কিন্তু সম্মানার্থ জিসব বিয়ে সন্দর্ম হবে। প্রথম অর্থের দিক দিয়ে উদ্দেশ্য এই বে, সুন্দরী আনতলোচনা রমনীদেরকে জালাতী পুরুষদের যুগল করে দেওয়া হবে এবং দান হিসাবে দেওয়া হবে। এর

षना वृतिवात नाम विवार वक्षत्नत श्रासाकन तिर الله الموت الآ

কর্মার এবং জারাতীদের জনাও। কিন্তু সৈটা তাদের জনা অধিক কঠোর এবং জারাতীদের জন্য অধিক আনক্ষত সুখের বিষয় হবে। কারণ, যত বড় নিয়ামতই হোক, তা বিলুপ্ত হওয়ার কয়না নিশ্চিতরাগেই মনে বিপদের রেখাপাত করে। জারাতীরা যখন কয়না করবে যে, এসব নিয়ামত তাদের কাছ থেকে রুখনও ছিনিয়ে নেওয়া হবে না, তখন এটা তাদের আনক্ষকে আরও র্জি করে দেবে।

# سُورُ **3 اللها ثُنها.** مُعَالِّمُهُمُّ

HER KALL MARCH SING.

man in the

No a Spirit 🗫

# म दु। खानिहा

মৰ্ক্স অবতীৰ্ণ, ৩৭ আয়াত, ৪ ক্রুক্স

# بسرواللوالرّخان الرّحيون

خَم وَ تَنْزِيْلُ الْكِتْبِ مِنَ اللهِ الْعَرَايِزِ الْعَكِيْرِ وَ إِنَّ فِي السَّلُولِةِ وَ الْأَرْضِ لَا يَتِ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَ فِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُقُّ ا نَبُو النِّهُ لِقُومِ يُوْقِنُونَ ﴿ وَاخْتِلَانِ الَّيْلِ وَالنَّهُ أَنْزُلُ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقِ فَأَحْبَابِ إِلَّارْضَ بَعْ لَمُوْتِهُ وَتُصْوِينِهِ الرِّبِجِ اللَّهِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ تِلْكَ اللَّهِ نَعْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْمَوْقِ، فَبِأَتِ حَدِيْثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَالْيَتِهِ يُؤُمِنُونَ ۞ وَيْلُ لِكُلِّ إِنَّالِ فَأَكِأَ ثِينُمِ فَيَسُّمَعُ اللَّهِ اللَّهِ تُتُمَّلُ عَلَيْهِ ثُوَّ يُهِ مُسْتَكَلِرًاكَأَنَ لَمْ يَسْمَعُهَا خَبَقِرَهُ بِعَنَى إِنَّ النِّيمِ وَوَإِذَا عَلِمَ مِنْ الْنِتِنَا فَيُنِئًا اتَّخَذَكَ هَا هُزُوًّا ﴿ وَلَيْكَ لَهُمُ عَذَابٌ مَهُمِنُ ۗ فَ وَرَا يُهِمْ جَهَامُهُ ، وَلَا يُغْنِيٰ عَنْهُمْ مَّنَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا النَّخُذُوُامِنُ دُوْنِ اللهِ أَوْلِيَّاءُ وَلَهُمْ عَلَابٌ عَظِيْرٌ ﴿ هَٰلًا وْيْنَ كُفُرُوا بِالبَاتِ رَبِّهِ فَلِهُ هُوَ نُوابُ مِن رِّجُ

# পর্ম ক্রপামর ও অসীম দাতা ভারাহ্র নামে ওর

<sup>(</sup>৯) হা-মীন, (২) পরাক্রাড, এভানর জালাহ্র পক্ষ থেকে জনতার্গ এ কিতার। (৩) নিশ্চর নভোমতল ও ভূমতলে মু'মিনদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে। (৪) আর

ভোষাদের সৃষ্টিতে এবং বিক্লিপত জীবজন্তর মধ্যে মিদর্শনাবলী রয়েছে বিশ্বাসীদের জন্য।
(৫) দিবারান্তির পরিবর্তনে, জালাহ্ আকাশ থেকে বে রিবিক বর্ষণ করেন জতপর পৃথিবীকে তার মৃত্যুর পর পুনর্কর্তীবিত করেন, ভাতে এবং বায়ুর পরিবর্তনে বৃদ্ধিনামদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে। (৬) এগুলো জালাহ্ র জারাত, যা জামি জাপনার কাছে জার্তি করি বথাবর্ত রয়েছে। (৬) এগুলো জালাহ্ র জারাতের পর তারা কোন্ কথার বিশ্বাস শ্বাসন করবে? (৭) প্রত্যেক মিধ্যাবাদী পাসাচারীর দুর্ভাগ। (৮) সে জালাহ্র জারাতসমূহ ওনে, জতপর জহংকারী হয়ে জেল ধরে, বেন সে জারাত রনেনি। জতএব তাকে বল্লগালাক শান্তির সুসংবাদ দিন। (১) বখন সে জারাত হলে জারাত কবণত হয়, ভখন তাকে ঠাট্টা রাগে প্রহণ করে। এলের জনাই রয়েছে লাস্থ্যাদারক শান্তি। (১০) তাদের সামনে রয়েছে জাহালায়। তারা খা উপার্জন করেছে তা তাদের কোন কাজে জানাবে না, তারা জালাহ্র পরিবর্ত মান্তর্ক্তব্যুক্তর বল্লিকে তারাও নয়। তাদের জন্য রয়েছে মন্ত্রানির করে, ভানের ক্যান্তর বল্লানা, জারা লারা তাদের পালমকর্তার জালাতসমূহ জনীকার করে, ভানের জন্য রয়েছে কঠোর অপ্রণাদারক শান্তি।

# তক্সীরের সার-সংক্রেপ

হা-মীম ( এর অর্থ আলাহ্ ডাম্মালা জামেন)। এটা পরাক্রমণালী, প্রভাষর আন্তাৰ্থ্য পদ্ধ থেকে অবতীৰ্ণ কিতাৰ। (অতএৰ এর বিষয়বন্ধ মনোযোগ দিয়ে ওনা দরকার। এখানে এক বিষয়বন্ত তওহীদ) নভোষ<del>ওল ও ভূমণ্ডলে মু'মিনদের (প্রমাণ</del> প্রক্ষের) জন্য (কুদর্ভ ও তওহীদের) অনেক নিদর্শন রুরেছে। (এমনিভাবে) ভোমাদের স্ভনে এবং (পৃথিবীতে) বিক্ষিণ্ড জীব্জবুর স্ভনেও প্রমাণাদি রয়েছে বিষ্কাসীদের জনা। (এমনিভাবে) দিবারাটির পরিবর্তনে, আলাত্ আকাশ থেকে যে রিষিক ( **অর্থা**ৎ রিষিকের উপকরণ) বর্ষণ করেন, অভগর ভন্মারা পৃথিবীকে ভার মৃত্যুর পর পুনর্ল-জ্ঞীবিত করেন, তাতে এবং ( এমনিভাবে ) বায়ুর পরিবর্তনে ( বায়ু কোন সময় পূবালী, কোন সময় পশ্চিমা, কোন সমন্ত্র পরম এবং কোন সময় শীতল হয়। মোটকখা এসব বিষয়ে ) নিদর্শনাবলী রয়েছে (সুছ ) নিবেকবানদের জন্য। ( এটা যে ভওহীদের প্রমাণ, णा विजीत शातात ्री و الله السما و الت वातार वर्गिण स्वतार । विजीत বিষয়বন্ত নবুরতের প্রমাণ এভাবে যে, ) এওলো আলাত্র আরাত, যা আমি যথাযথ রূপে আপনাকে আহতি করে ওমাই। (এতে নৰুয়ত প্রমাণিত হয়। কিউ.এতবড় জনৌকিক প্রমাণ সম্বেও যদি তারা না মানে তবে) আলাহ্ ও তাঁর আয়াতের পর তারা (এর চেয়ে বড় ) কোন্ কথার বিশ্বাস স্থাপন করবে? ( তৃতীয় বিষয়বন্ত পরকাল, যেখানে সভ্য বিরোধীদের শাভি হবে) প্রভ্যেক ( বিশ্বাস সম্পব্দিত কথাবার্তায় ) মিখ্যাবাদী ( এবং কর্মে) পাপাচারীর জনা দুর্ভোগ। যে আলাহ্র আরাভসমূহ ওমে অভপর **जरुश्कादी रुख (चीत्र कुरुरत) जरेन शांक, यन ज अनिन। जरुअव र्णाक** 

যত্তপাদারক শান্তির সুসংবাদ দিন। (সে এমন সুস্ট যে,) যখন সে আমার কোন আরাত অবগত হয়, তখন তাকে ঠাট্টা রূপে গ্রহণ করে। এদের জন্য রয়েছে (পরকালে) অপমানকর জাযাব। (উদ্দেশ্য এই যে, যেসব আরাত তিলাওরাত শুনে এবং যে সব আরাত এমনিতে অবগত হয়, সবগুলোকে মিথ্যা মনে করে।) তাদের সামনে রয়েছে জাহানাম। (তখন) তারা (দুনিয়াতে) যা উপার্জন করেছে (অর্থাৎ ধনসম্পত্তি ও কর্ম) তা তাদের কোন উপকারে আলবে না এবং তারাও (উপকারে আসবে না) যাদেরকে আরাত্র পরিবর্তে তারা বন্ধু রূপে গ্রহণ করেছে। তাদের জন্য রয়েছে মহাশান্তি। (কারণ এই যে,) এই কোরজান আদ্যোগান্ত পথ নির্দেশক। (ফলে) যারা তাদের পালনকর্তার (এসব) আরাত্ব অবীকার করে, তাদের জন্য রয়েছে কঠোর যত্ত্বপাদারক আযাব।

# আনুষ্টিক ভাত্য্য বিষয়

সমগ্র সুরাটি মকার অবতীর্ণ। এক উক্তি এই যে,

जाताल्यानि खबू वनीनात व्यवलीर्ग।

মন্ত্রার অবতীর্ণ অন্য সুরাসমূহের নাায় এর মৌলিক বিষয়বন্ত হল বিশ্বাস সংশোধন। সেমতে এতে তওহীদ, রিসালাত ও পরকাল সম্পর্কিত বিশ্বাসসমূহকেই বিভিন্নভাবে সপ্রমাণ করা হয়েছে। বিশেষভাবে পরকাল প্রমাণের দলীলাদি, কাফিরদের সন্দেহ ও বেদ্যীনদের খণ্ডন এতে বিশ্বদভাবে বণিত হয়েছ।

উদ্দেশ্য তওহীদ সপ্রমাণ করা। অনুরূপ জারাত বিতীয় পারার বর্ণিত হারছে। উত্তর জারগার শব্দ ও ভাষার সামান্য পার্যক্র সমান করিত ভাজিক আলোচনা বিদ্যান পাঠকবর্গ ইমাম রামীর তকসীরে কবীরে দেখতে গারেন। এখানে উল্লেখযোগ্য বিশ্বর এই যে, এখানে ইলিউজগতের বিভিন্ন নিদর্শন বর্ণনা করে এক জারগার বলা হরেছে, এতে মু'মিনদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে, বিতীয় জারগার বলা হয়েছে, বিশ্বনাবলী রয়েছে এবং তৃতীয় জারগার বলা হয়েছে, বিবেকবানদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে। এতে বর্ণনা পদ্ধতির রক্ষাফের ছাড়াও ইভিত রয়েছে যে, এসব নিদর্শন খারা পূর্ণ উপকার তারাই লাভ করতে পারে, যারা ইমান আনে, বিতীয় পর্বান্ধে জন্য উপকারী, যারা তৎক্ষণাৎ ইমান না আনলেও অভরে বিশ্বাস হলিট হয়ে যার যে, এওলো তওহীদের দলীল। এই বিশ্বাস কোন না কোন দিন ইমানের কারণ হতে পারে। তৃতীয় পর্যায়ে তাদের জন্য উপকারী, যারা বর্ত মানে মু'মিন ও বিশ্বাসী না হলেও সুহ বুছির

অধিকারী। কারণ, সুস্থ বৃদ্ধিসহকারে এসব নির্দর্শন সন্দর্কে চিন্তা-ভাবনা করকে অবশেষে সমান ও বিশ্বাস অবশ্যই পরদা হবে। তবে । তবে । বাবে সমান সুস্থ বিবেক রাখে না অথবা এসব ব্যাপারে বিবেককে কল্ট দেয়া পছ্দ করে না, ভাদের সামনে হাজারো দলীল পেশ্ করকেও ইথিল্ট হবে না।

কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, এই জায়াত নমর ইবনে হারেছ সম্পর্কে অবন্তীর্ণ হয়েছে, কোন রেওয়ায়েত থেকে হারেছ ইবনে কার্লদাহ সম্পর্কে এবং কোন রেওয়ায়েত থেকে হারেছ ইবনে কার্লদাহ সম্পর্কে এবং কোন রেওয়ায়েত থেকে আবু জাহ্ল ও তার সঙ্গীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হওয়ার কথা জানা যায়।—(কুরত্বী) আয়াতের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করার জন্য প্রকৃতপক্ষে কোন ব্যক্তি বিশেষকে নির্দিন্ট করার প্রয়োজন নেই।

শব্দ ব্যক্ত করছে যে, যে কেউ এসব বিশেষতে বিশেষত, তার জনাই দুর্ভোগ—একজন হোক অথবা তিন জন।

আর্থ করি বাবহাত হয়। জনেকেই এখানে 'সামনে' অর্থ নিয়েছেন। তালার সার সংক্রেপে তাই করা হয়েছে। যারা 'পেছনে' অর্থ নিয়েছেন, তাদের মতে উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়াতে তারা ষেডাবে অহংকারী হয়ে জীবন-যাপন করছে, এর পেছনে অর্থাৎ পরে জাবালাম আসছে।—(কুরতুরী)

الله الذا الذا الذا الذا الذا المناه و المناه و

(১২) তিনি আলাহ্ যিনি সমূলকে তোমাদের অধীন করে দিখেছেন, বাতে তাঁর আদেশক্রমে তাতে জাহাজ চলাচল করে এবং যাতে তোমরা তাঁর অনুএহ তালাশ কর ও তাঁর কৃতভাহও। (১৩) এবং অধীন করে দিল্লেছন তোমাদের যা আছে নডো-

কুটি" ্ত কুটি

মণ্ডরে ও বা আছে ভূমণ্ডরে; ছাঁর পক্ষ থেকে। নিশ্চর এতে চিভানীর সন্তাদারের জন্য নিদর্শনাবলী হরেছে। (১৪) মু'মিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদেরকে ক্ষমা করে, যারা আলাহ্র সে দিনগুলো সম্পর্কে বিশ্বাস রাখে না যাতে তিনি কোন সম্প্রদারকে কৃতকর্মের প্রতিক্ষম দেন। (১৫) যে সংকাজ করে, সে নিজ খার্থেই তা করে, আর যে অসং কাজ করে, তা তার উপরই বর্তাবে। অতপর তোমরা তোমাদের পালন-কর্তার দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।

# एक्जीरब्रह जाह-जशक्रभ

আজাহ্ তা'আলাই তোমাদের (উপকারের) জন্য সমুদ্রকে (কুলরতের) জন্ম করে দিয়েছেন, যাতে তাঁর আদেশক্রমে তাতে নৌকা চলাচল করে এবং যাতে (এসব নৌকার সফর করে) তোমরা তাঁর (দেরা) ক্রয়ী ভালাশ কর ও যাতে (ক্লয়ী লাভ করে) ভোমরা শোকর কর। (এমনিভাবে) যা কিছু নভোমগুলে আছে এবং যা কিছু ভূমগুলে আহে ভার পক্ষ থেকে (অর্থাৎ ভার আদেশক্রমে) অধীন করে দিয়েছেন, (বাডে ভৌনীদের উপকারের কারণ হয়।) নিশ্চয় এতে চিভানীলদের জন্য (কুদরতের) দলীল রয়েছে। (ক।ফিরদের দুল্টুমি দেখে মাঝে মাঝে মুসলমানদের মধ্যে ক্রোধ দেখা দিত। **जल्लन लाजित यार्जना कराह जाएम एम्हा श्रह्म ।) जालिन मू'मिनएनहरक वेजून,** ভারা যেন ভাদেরকে ক্রমা করে, যারা আলাহ্র ব্যাপারাদির প্রভি (অর্থাৎ পরকালের প্লভিদান ও শান্তির ) বিশ্বাস রাখে না, যাতে আলাহ তা আলা এক সম্প্রদায়কৈ ( অর্থাৎ মুসনমানদেরকে) তাদের (এই সৎ) কর্মের (উত্তর্ম) প্রতিক্রন দেন। (কেননা, আলাব্র নীতি এই যে,)যে সংকাজ করে, সে নিজ স্বার্থের (অর্থাৎ সওয়াবের) জুনা করে, আব্রুয়ে অসৎ কাল করে, তার শান্তি তার উপর বর্তাবে। অন্তপুর (সং ও জুসং কাজ করার পর ) ভোমরা ভোমাদের পালনকর্তার কাছে রভারিছিত হবে। (সেখানে ভোমাদেরকে ভোমাদের ভাল কর্ম ও চরিছের উভ্যা প্রভিদান এবং জ্মোদের শনুদেরকৈ তাদের কুফর 🍇 কুকর্মের ওরুতর শান্তি দেয়া হবে। স্থাজেই এখানে ক্রমা করাই ছোমাদের উচিত।)

ভানুৰ্ভিক ভাত্ৰ্য বিষয়

পাকে অনুপ্রহ তালাশ করার অর্থ সাধারণত জীবিকা উপার্জনের চেল্টা-প্রচেল্টা হয়ে থাকে। এখানে এরপ অর্থও হতে পারে যে, তোমাদেরকে সমুদ্রে জাহাজ চালনার দক্তি দেরা হয়েছে, যাতে তোমরা বাবসা-ক্ষিজ্ঞ করতে পার। এরপ অর্থও সভবপর যে, সনুদ্রে আমি অনেক উপকারী বত ছল্টি করে সমুদ্রকে তোমদের অধীন করে দিয়েছে, যাতে তোমরা সেওলো খোঁজ করে উপকৃত হও। আধুনিক বিভানের আলোকে

জানা দেহে যে, সমুদ্ধে এত অধিক খনিজ সম্পদ এবং ধনদৌজত সুভাৱিত আছে, যা ছলেও নেই।

শু'মিনদেরকে বলুন, তারা বেন তাদেরকে ক্রমা করে, যারা আল্লাহ্র সে দিনওলো সন্দর্কে বিশ্বাস রাখে না।) এক রেওয়ায়েত অনুযারী আরাতের শানে নুযুদ্ধ এই বে, মভার জনৈক মুশরিক হষরত উমর (রা)-এর বিরুদ্ধে দুর্নাম রটনা করেছিল। হযরত উমর এর বিনিময়ে ভাকে শান্তি দেওয়ার সংকল করেন। তথন এই আরাভ নাবিদ यत । এই রেওরারেভ অনুযারী আরাভটি মন্তার অবতীর্ণ। অপর এক রেওরারেড অনুষায়ী বনী মুভাজিক যুদ্ধে রস্লুভাষ্ (সা) সাহাবিদণসহ বুরাইসী নামক এক কুপের থারে নিবির ছাপন করেন। সুনাকিক সরদার আবদুলাহ্ ইবনে উবাই ও মুসলিম স্থাহিনীতে শাখিল ছিল। সে তার গোলামকে কূপ খেকে পানি উঠানোর জন্য প্রেরণ ক্রলে ভার ক্রিরে আসতে বিলম্ম হয়ে গেল। আবদুলাহ্ এর কারণ জিভাস্য করলে সে, বলল, হবরত উমরের এক গোলাম কুপের কিনারার বসা ছিল। সে রসূলুলাম্ (সা) ও হ্বরত আৰু বকরের মদক ভর্তি না হওয়া পর্যন্ত কাউকে পানি উঠানোর অনুমতি দিল না। আবদুলাহ্ বলল, আমাদের মধ্যে ও তাদের মধ্যে এই প্রবাদ বাকাই চমংকার খাটে যে, কুকুরকে মোটাতাজা করলে সে তোমাকেই খেরে ফেলবে। হবর্ত উমর (রা) এ বিষয় অবসত হুয়ে তরবারি হস্তে আবদুলাহ্র দিকে রওয়ানা যুলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য জারাত অবতীর্ণ হয়। এই রেওয়ায়েত অনুযায়ী আরাতটি মদীনার অবতীর্ণ।—(কুর্জুবী, রাহল মা'আনী) সনদ খোঁজাৰু জির পর যদি উভর রেওয়ারেত সহীহ্ প্রমাণিত হয়, তবে উভরের মধ্যে সম্প্র এভাবে হতে পারে ৰে, আরাভটি আসলে মন্তার নাষিল হয়েছিল, অভগর বনী মুস্তালিক যুদ্ধে একই ধরনের ঘটনা সংঘটিত হওরার রসূলুলাত্ (সা) জারাতটি সেখানেও তিলাওরাত করে ঘটনার সাথে থাপ থাইয়ে দেন। শানে নুযুল সম্পর্কিত রেওয়ায়েতসমূহে প্রারই এ বর্টের ব্যাসার ঘটেছে। এটাও সভবগর যে, জিবরাটল (আ) দমরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য পুনরার একই আয়াত বনী মুভালিক যুছের সময় নিয়ে আগমন করেল। উপ্লি ভক্সীরের পরিভাষার একে শানে নুষ্লে মুকাররার (বারবার অবতরণ) বলা হর। অধিকাংশ তব্দসীরবিদের মতে আয়াতে 🖑 শু শব্দের অর্থ পরকালে প্রতিদীন ও নাছি সম্পর্কিত জাল্লাহ্ তা'আলার ব্যাপারাদি। 🖟 🖫 🕽 শব্দটি মটনাবলী ও ব্যাপারাদির অর্থে আর্রবীভে বহল্ গ্রচলিত।

এখানে বিতীয় অনুধাবনকোন বিষয় এই যে, আয়াতে 'মুশনিকদেয়কে যজে দিন' না বলে 'বায়া আলাহ্র কাপারাদির প্রতি বিষাস সাথে না, তাদেয়কে বলে দিন' বলা হয়েছে। এতে সভবত ইনিত আছে যে, তাদেয়কৈ আলল শাভি পরকালে দেয়া হবে। যেহেতু তারা পরকাল বিধাস করে না, তাই এ শাভি তাদের জন্য অপ্রত্যাশিত

হবে। অপ্রভ্যাশিত কল্ট অনেক বেশি হয়ে থাকে। ফলে ভাদের ভবিষ্যৎ আয়ার খুব কঠোর হবে এবং এর মাধ্যমে ভাষের সকল কুকর্মের পুরোপুরি প্রতিশোধ নেরা হবে। কাজেই দুনিয়াতে ছোটখাট ধরপ্যক্ষ করার চিত্তা আগনি করবেননা।

কেউ কেউ বলেন, এই আয়াতের আদেশ জিহাদের বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পর রহিত হয়ে পেছে। কিন্ত অধিকাংশের বজার এই যে, জিহাদের বিধানের সাথে এই আয়াতের কোন সম্পর্ক নেই। এতে সাধারণ সামাজিক কাজকারবারে ছোটখাট বিষয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ না করার শিক্ষা রয়েছে, যা প্রতি যুগে এয়োজা। আজও এ শিক্ষা কার্যকর রয়েছে। অতএব একে রহিত বলা ঠিক নয়, বিশেষত এর শানে নুমূল যদি বনী মুন্তালিকের যুক্তকালীন ঘটনা হয়, তবে জিহাদের আয়াত একে রহিত করতে পারে না। কারণ, জিহাদের আয়াত এর অনেক আগেই অবতীর্ণ হয়েছিল।

وَكُوْلُو الْمُعْمَ الْمُولِيْنِ الْمُولِيْنِ وَالْمُعْمَ وَالْمُعْمَ وَالْمُعْمَ وَالْمُعْمَ وَالْمُعْمَ وَالْمُعْمَ وَالْمَعْمَ الْمُعْمَ وَالْمُعْمَ وَالْمُعْمَ وَالْمُعْمَ وَالْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمِعُمُ الْمُعْمُعُمُ الْمُعُمُ الْمُعْمُعُمُ الْمُعْمُعُمُ الْمُعْمُعُمُ الْمُعْمُ الْمُعُمُومُ الْمُعْمُعُمُ الْمُعْمُعُمُ الْمُعْمُعُمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُعُمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْم

<sup>(</sup>১৬) জামি বনী ইসরাইলকে কিতাব, রাজত্ব ও নব্যত দান করেছিলাম এবং তাদেরকে পরিজ্ঞা রিখিক দিরেছিলাম এবং বিশ্ববাসীর উপর প্রেচ্ছ দিরেছিলাম। (১৭) জারও দিরেছিলাম তাদেরকে ধর্মের সুস্পতি প্রমাণদি। জতপর তারা জান করার পর ওধু পারস্করিক জেদের বশবতী হরে মতভেদ সৃতি করেছে। তারা বে বিশরে মতভেদ করত, জাপনার পালনকর্তা কিরামতের দিন তার করসালা করে

দেবেন। (১৮) এরগর আমি আগনাকে রেখেছি ধর্মের এক বিশেষ শরীক্সতর উপর। অতএব আগনি এর অনুসরণ করুন এবং অভানদের খেরাল-খুনির অনুসরণ করবেন না। (১৯) আলাহ্র সামনে ভারা আগনার কোন উপকারে আসবে না। জালিখরা একে অপরের বন্ধু। আর আলাহ্ পরহিবগারদের বন্ধু। (২০) এটা মানুষের জন্য আনের কথা এবং বিশ্বাসী সম্প্রদারের জন্য হিদারেত ও রহ্মত।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(নবুয়ত কোন অভিনব বিষয় নয় যে, একে অস্ত্রীকার করতে হবে। সেমতে এর আগে) আমি বনী ইসরাঈলকে (এশী) কিতাব, প্রভা (অর্থাৎ বিধানাবলীর ভান) ও নবুরত দিয়েছিলাম (অর্থাৎ তাদের মধ্যে পরগছর সৃষ্টি করেছিলাম) এবং তাদেরকে পরিচ্ছন বন্ত খাওয়ার জন্য দিরেছিলাম (তীহ্ প্রান্তরে মান্না ও সালগুরা নাষিল করে এবং ভূ-জাত কল্যাণের ভাঙার শাম দেবের অধিগতি করে) এবং (কোন কোন বিষয়ে, যেমন সমুদ্র বিষ্ঠিত করা ও মেঘের ছারা দান করা ইত্যাদি বিষয়ে) বিষবাসীর উপর তাদেরকে ত্রেষ্ঠছ দিরেছিলাম। আমি তাদেরকে দীনের সুস্পতি প্রমাণাদি দিয়েছিলাম, ( অর্থাৎ তাদেরকে প্রকাশ্য মুন্ডিয়া দেখিয়েছিলাম। ) অতসর (পূর্ণ আনুগতা রুরা উচিত ছিল, কিউ) তারা ভান লাভ করার পর ওধু পারস্পুরিক জেদের বশবর্তী হয়ে মতভেদ হৃপ্টি করেছে। (বিতীয় পারায় এ সম্পর্কে এড়াবে বর্ণিত হরে গেছে। উদ্দেশ্য এই, যে জানের সাহায্যে মতভেদ দূর করা উচিত ছিল, সে ভানকেই ভারা মতভেদের কারণ বানিয়ে নিল। অত্থব) যে বিষয়ে তারা মতভেদ করত, অপিনার পালনকর্তা কিয়ামতের দিন তার (কার্যত) কয়সালা করে দেবেন। এরপর (অর্থাৎ বনী ইসরাসলে নবুয়ত খতম হঙ্যার পর) আমি আপনাকে (নবুয়ত দান করেছি এবং ) দীনের এক বিশেষ পহার প্রতিশ্ঠিত করেছি। অভএব আপনি এরট্ট অনুসরণ করুন (অর্থাৎ কর্মেও প্রচারেও ) এবং মূর্যুদ্রে বেয়াল-খুশীর অনুসরণ কর্মবেন না ( অর্থাৎ তাদের কামনা এই ষে, আপনি তবলীগ না করুন। তারা আপনাকে উদ্ধাক করে, যাতে আপনি অতিষ্ঠ হয়ে তবলীলু পরিভাগি করেন। অতপর এই আদেশের কারণ বাজ করা হয়েছে যে,) তারা আল্লাহ্র মুকাবিলার আপনার কোন উপকারে আসবে না। (কাজেই তাদের অনুসরণ যেন না হয়।) জানিমরা (অর্থাৎ কাঞ্চিররা) একে অগরের বন্ধু (এবং একে অগরের কথা মানে।) আর আলাহ্ পরহিয়গারদের বন্ধু (পরহিয়গাররা তাঁর কথা মানে। সুতরাং আপনি যখন পরহিয়গারদের নেতা, তখন আল্লাহ্র অনুসর্গই আগনার কাজ--ভালের অনুসর্গ নর। মোটকখা, আপনি নুরুরত ও শুরীরতের অধিকারী আর) এই কোরজান ( যা আগনি পেরেছেন ) সাধারণ মানুষের জন্য ভানের কথা ও হিদায়তের উপায় এবং বিছাসী ( অর্থাৎ মু'মিনদের ) জন্য রহমত (-এর কারণ )।

# অনুষ্ঠিক ভাতবা বিষয়

জালোচ্য আরাতসমূহের বিষয়বন্ত রস্লুরাহ্ (সা)-র রিসারত সপ্রমাণ করা। এ প্রসঙ্গে কাফিরদের উৎপীড়নের মুখে তাঁকে সাম্প্রনাও দেওরা হয়েছে।

করা। এ প্রসঙ্গে কাফিরদের উৎপীড়নের মুখে তাঁকে সাম্প্রনাও দেওরা হয়েছে।

কর. বনী ইসরাঈলকে কিতাব ও নবুরত দিয়ে রস্লুরাহ্ (সা)-র সমর্থন এবং দুই. তাঁকে সাম্প্রনা দেওয়া যে, বনী ইসরাঈল যে কারণে মতভেদ করেছিল, আপনার সম্প্রদারও সে কারণেই মতভেদ করছে অর্থাৎ দুনিয়াপ্রীতি ও পারস্পরিক বিভেষ।
কারণ এটা নয় য়ে, আপনার প্রমাণাদিতে কোন রুটি আছে। কাজেই আপনি চিঙিত হবেন না।—(বয়ানুল কোরআন)

পূর্ববর্তী উপলভদের শরীয়ভের বিধান আমাদের জন্য ১ টি ক্রিন্ট্র ্ঞ্রপর আমি আপনাকে ধর্মের এক বিশেষ তরীকার উপর 🗝 📲 🔑 रतर्थिहि।) अधारन न्यर्जना रय, रैंजनाय धर्यंत किंदू स्मैनिक विश्राज तरसंख, स्यमन তওহীদ, পরকাল ইত্যাদি এবং কিছু কর্মজীবন সন্সর্কিত বিধি-বিধান ররেছে। মৌশ্রিক বিশ্বাস প্রত্যেক নবীর উম্মতের জন্মই এক ও অভিম। এতে কোনুরূপ পরিবর্তন-্বরিবর্ষন সন্তবন্ধর নয়। কিন্ত কর্মসভ বিধান বিভিন্ন পরগছরের শরীয়তে। যুগের াচাহিদা অনুসারে পরিবর্তিত হয়েছে। উপরোক্ত আয়াতে এসব কর্মগত বিধানকেই "ধর্মের এক বিশেষ তরীকা" বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। একারণেই ফিকাহ্বিদগণ ্ঞ আরাত থেকে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য কেবল শরীয়তে মুহাস্মদীর বিধানাবলীই অবশ্য পালনীয়। পূর্ববর্তী উস্মতদের প্রাণ্ড বিধানাবলী কোরআন ও সুরাহ ছারা সমর্থিত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের জন্য অবশ্য পালনীয় ুন্য। সমর্থনের এক প্রকার এই যে, কোরআন অথবা হাদীসে স্প্রত বলা হবে যে, অমুক নবীর উদ্মতের এ বিধান ভোমাদের জনাও জবশ্য পালনীয় ; আর বিতীয় প্রকার এই যে, কোরজান পাক অথবা রসূলুলাহ্ (সা) পূর্ববতী কোন উভ্নতের কোন বিধান প্রশংসাছলে বর্ণনা কুরবেন এবং বিধানটি আমাদের যুগে রহিত হরে সেছে, এরাপ বলা থেকে বিরত থীকবেন। এতেও বোঝা যায় যে, বিধানটি আমাদের শরীয়তে অব্যাহত রয়েছে। এমতাবছায় এই বিধান শরীয়তে মুহাম্মদীর অংশ হিসাবেই অবশ্য পালনীয় হবে।

اَمْ حَسِبَ الْمَا يُنَ الْجَثَرَخُوا السَّيَّاتِ أَنْ نَهْ عَلَهُمْ كَالَّانِينَ الْمُنُوا وَ عَمِلُوا الصَّلِولِينَ مَوَاءً مَنْ مَا الْمُنُوا وَ عَمِلُوا الصَّلِولِينَ مَوَاءً مَنْ مَا الْمُمُ وَمَمَا تَهُمُ مَ

# ﴿ مَا يَعْكُنُونَ ﴿ وَخَلَقَ اللهُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِ وَ وَخَلَقَ اللهُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِينَ وَهُمُ لَا يُظْكُنُونَ ۞

(২১) যারা দুক্রম উপার্জন করেছে তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে সে লোকদের মত করে দেব, যারা ঈমান আনে ও সংকর্ম করে—এবং তাদের জীবন ও মৃত্যু কি সমান হবে? তাদের দাবি কত মন্দ! (২২) আলাই নভামধল ও ভূমধন যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন, যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি তার উপার্জনের ফল পরে। তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না।

### তঞ্চসীরের সার-সংক্রেপ

(কিয়ামতে অন্ত্রীকারকারীরা) যারা দুরুর্ম ( অর্থাৎ কুফর ও শিরক) করে ভারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে সেই লোকদের মত করে দেব, যারা ঈমান আনে ও সংকর্ম করে, তাদের জীবন ও মৃত্যু সমান হবে? (অর্থাৎ মু'মিনদের জীবন ও মৃত্যু কি এ অর্থে সমান হবে বে, জীবিতাবদার ষেমন তারা কোন জানন্দ উপভোগ করেনি, মৃত্যুর পরও আনন্দ থেকে বঞ্চিত থাকবে? এমনিভাবে কাফিরদের জীবন ও মৃত্যুও কি এ অর্থে সমান হবে ষে, জীবিতাবস্থায় যেমন তারা আষাব ও কল্ট থেকে বিচে রয়েছে, মৃত্যুর পরও তেখনি নিরাপদ থাকবে ? উদ্দেশ্য এই যে, পরকাল অশ্বীকার করলে এটা জরুরী হয়ে পড়ে যে, আনুগতাশীলরা তাদের আনুগতোর ফল পাবে না এবং বিরুদ্ধাচরণকারীরা তাদের বিরোধিতার শান্তিও ভোগ করবে না।) কত মন্দ এ ফয়সলা। আলাই তা'আলা নভোমওল ও ভূমওল প্রভাপূর্ণভাবে সৃষ্টি করেছেন। ( এক প্রভা তো এই যে, এসব মহাসৃষ্টি প্রত্যক্ষ করে প্রত্যেক ভানী ব্যক্তি বুঝে নেবে যে, যিনি এখলো সৃষ্টি করতে পারেন, তিনি ধ্বংসের পর এখলো পুনরায় সৃষ্ট করতে সক্ষম। ফলে কিয়ামত ও পরকালের অন্তিপ প্রমাণিত হয়। আর দিতীয় প্রভা ্রএই যে, ) যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি তার উপার্জনের ফল লাভ করে। ( এটা সবাই জানে মে দুনিয়াতে পূর্গ ফল নেই, ভাই পরকাল থাকা জরুরী। এই ফল দেওয়ার ব্যাপারে) ্র ভাদের প্রতি জ্বলুম করা হবে না।

# আনুষ্টিক ভাতব্য বিষয়

পর্তাক এবং তাতে প্রতিদান ও শান্তি যুক্তির আলোকেই অগরিহার্ক । উরিখিত আরাত্ররের প্রথম আরাতে প্রতিদান ও শান্তি অগরিহার্ষ হওয়ার একটি যুক্তি বণিত হয়েহে। যুক্তিটি এই যে, এটা প্রভাক ও অনবীকার্য, সভ্য যে, দুনিয়াতে ভাল বা মন্দ কাজের পূর্ণ প্রতিকল পাওয়া যায় না, বরং সাধারণভাবে কাফির ও পাপাচারীয়া

অচেল ধনসম্পদ ও ভোগ-বিলাসে জীবন যাপন করে। পক্ষান্তরে আলাহ্ তা'আলার আনুগতাশীল বান্দা উপৰাস, দারিদ্র্য ও বিপদাপদে জড়িত থাকে। প্রথমত দুনিয়াতে দুশ্চরিত্র অপরাধীদের অপরাধ অধিকাংশ সময়ই জানা ষায় না, জানা গেলেও অধিকাংশ সময় ভারা ধরা পড়ে না। আবার ধরা পড়জেও হালাল-হারাম ও সত্য-মিখ্যার পরওয়া না করে তারা শান্তির কবল থেকে আত্ময়ক্ষার পথ খুঁজে নেয়। শত শত অপরাধীর মধ্যে কেউ যদি শান্তি পারও তবে<sub>্</sub>তাও তার অপরাধে পূর্ণ শান্তি হয় না। এভাবে খোদাদোহাঁ ও খেয়ালখুশীর অনুসারীরা ইহজীবনে সদভে প্রকাশ্য খুরে বেড়ায়। আর সমানদারগণ শরীয়তের অনুসরণ করে অনেক টাকা-পয়সা ও ভোগ-বিলাস্কে বারাম মনে করে ত্যাগ করে এবং বিগদাগদ থেকে আত্মরক্ষার জন্যও কেবল বৈধগছা অবলয়ন করে। অতএব যদি ইহজগতের পর পরজগৎ 📽 পুনরক্ষীবন এবং এতিদান ও শান্তির ব্যবস্থা না থাকে, তবে ইহজগতে কোন চুরি-ডাকাতি, ব্যক্তিচার, হত্যা ইভাদিকে অপরাধ বলা নির্বুন্ধিতা<sup>্</sup>বৈ কিছুই নয়। এধরনের জগরাধীরা দুমিয়াডে**্রায়ই সকল জীবন**-যাপন করে। চোর ও ভাকতে, এক রাজিতে এত ধনসম্পদ উপার্জন করে নেম্ন, যা একজন প্রাজুরেট সারা বছর চাকুরী ও পরিত্রম করে উপার্জন করতে পারে না। এখন পরকাল ও হিসাব-নিকাশ না থাকলে এই চোর-ডাকাতকে এই ভয়-প্রাকুরেট অপেক্ষা উত্তম ও প্ৰেষ্ঠ বলতে হবে। অখচ এটা কোন বিবেকৰান ব্যক্তি বলতে পাৱে না। তবে ইহজগতে এদের বিরুদ্ধে প্রভাক রাষ্ট্রেই কঠোর শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে। কিন্ত অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যায় যে, কেবলমাত্র সেই অপরাধীই ধরা পড়ে, যে নির্বোধ। চালাক, চতুর ও পেশাদার অপরাধীদের জুনা শান্তির কবল থেকে আম্বর্জার পথ উন্মুক্ত রয়েছে। এ ঘুষের চোরা দরজাই তাদের সাজা এড়ানোর জন্য যথেক্ট। যেটিকথা ছীকার করে নিন মে, মুনিয়াতে ভাল, মন্দ, সাধুতা ও অসাধুতা বলতে কিছু নেই—বেডাবে পার উদ্দেশ্য হাসিল করে নাও। কিন্তু পুনিয়াতে এর কোন প্রবন্ধা নেই। কেউ এটা ৰীকার করে না। অভএব সাধুতা ও অমাধুতায় পাৰ্থকা **দ্বীকার করার**ংগর একথাও ৰীকার করতে হবে যে, উডরের পরিগাম একরকম হতে পারে না। উভরের পরিগাম একরকমাক্তের অরাচেরে বড় জুলুম আর কিছুই হবে না। আলোচা আছায়ত ভাই। বলা হলেছে যে, ভোময়া কি চাও, অপরাধী ও নির্দোষ ব্যক্তিকে ইহকালে ও পরকালে সমান করে দেওরা হোক? এটা খুষ্ট নির্বোধ করসালা। দুনিয়াতে বখন ভাল ও মন্দের প্রতিদান ও শান্তি পূর্ণরাগে পাওয়া যায় না, তখন এর খন্য পরকালের খীবন অপরিহার্য। বিতীয় আয়াতে এ বিষয়বন্ত্রেই পূর্ণতা দানের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, — बाबार् छा वाला प्रतिद्वारक و لنجزى كل نَعْسٍ بِهَا كَسَبَتْ وَهُم لا يظلمون কর্মকের ও পরীক্ষা ক্ষেত্র করেছেন---প্রতিদান ক্ষেত্র নয়। তাই প্রত্যেক কর্মের ভাল ও মন্দের প্রতিদান এ দুনিয়াতেই দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়নি।

اَفْرُهُ يَعُ مَنِ اتَّعُذُ الْهَهُ هُولهُ وَاصْلُهُ اللهُ عَلَا عِلْمِ وَخَلُمُ عَلَا سَمُعِهِ وَقَلِيهِ وَجَعَلَ عَلَا بَصَرِهِ غِشُوةً . فَمَن يَهُ بِينِهِ مِنَ عَلَا سَمُعِهِ وَقَلِيهِ وَجَعَلَ عَلَا بَصَرِهِ غِشُوةً . فَمَن يَهُ بِينِهِ مِنَ اللهُ مَن يَهُ بِينَ فَي اللهُ مَن اللهُ ا

(২৩) আসনি কি তার রতি লক্ষ্য করেছেন, যে তার যেরালবুশিকে খীর উপাস্য খির করেছে? আলাহ্ জেনেজনে তাকে পথালট করেছেন তার কান ও জভরে মোহর এ টি দিরেছেন এবং তার চোখের উপর রেখছেন পর্লা। অতএব আলাহ্র পর কে তাকে পথালদির করেছে। আতএব আলাহ্র পর কে তাকে পথালদির করেছে। তারার করেছে। আনরা করে বি চিভাভাবনা কর না ? (২৪) তারা কলে, আনাদের পার্থিয় জীবনই তো শেষ লামরা মরি ও বাঁচি মহাকালই আনাদেরকে খংসে করে। তাদের কাছে এ ব্যাপারে কোন ভান নেই। তারা কেবল অনুমান করে মুখা মলে। (২৫) তাদের কাছে যখন আমার সুপ্পতি আরাতসমূহ পাঠ করা হয়, তথন একখা কলা ছাড়া তালের কোন মুক্তিই থাকে না যে, তোমরা সভ্যবাদী হলে আমাদের পূর্যস্ক্রমন্তরক নিয়ে এস। (২৬) আপনি বলুন, আলাহুই তোমাদেরকে জীবন লাম করেন, অতপর মৃত্যু দেন, অতপর ভোমাদেরকে কিরাক্তর সিন একর কর্মেন, বাংত কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংর মানুর বোকে না।

# তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(তওহীদ ও পরকালের এই সুস্পত্ট বর্ণনার পর) আপনি কি তার প্রতি লক্ষ্য করেছেন, যে তার বেরালবুশিকে ঘীয় উপাস্য ছিন্ন করেছে? (অর্থাৎ মন যা চায়, তারই অনুসরণ করে।) আদ্ধাহ তা'আলা তাকে ভানবৃদ্ধি সংস্কৃত পথপ্রতট করেছেন (অর্থাৎ সত্যকে শোনা ও বোঝার পরেও সে খেয়ালখুশির অনুসরণে পখরত হয়ে গেছে।) তার কান ও অভরে মোহর এঁটে দিয়েছেন এবং তার চোখের উপর রেখেছেন পর্দা। (অর্থাৎ প্রবৃত্তিপূজার কারণে সত্য গ্রহণের যোগ্যতা স্তিমিত হরে গেছে।) অতএব আলাহ্র ( পথরুদ্ট করে দেওয়ার) পর কে তাকে পথ প্রদর্শন করবে ? (এতে সাম্প্রনাও ররেছে। অভপর কাফিরদেরকে বলা হরেছে,) ভোমরা কি ( এসন বর্গনা ওনেও ) বুক না? (ভারা বোঝত, কিন্ত উপকারী বোঝা বোঝত না।) তারা (অর্থাৎ কিরামত অহীকারকারীরা) বনে, আমাদের গার্থিব জীবন ব্যতীত কোন ( গারলৌকিক) জীবন নেই। আমর। ( এক মৃত্যুই) মরি ও (এক বঁচাই)<sub>ু</sub>বাঁচি। (অর্থাৎ মৃত্যুর মত জীবনও দুনিয়াতেই সীমিত।) মহাকারই (অর্থাৎ महाकालंद ठक्करे ) जामारमहर्कः भारत करतः। (जर्थार कान जिल्हां राज्यात त्रार्थ সাথে দৈহিক দক্তিও ক্ষর পেতে থাকে এবং বাস্তাবিক কারণে মৃত্যু আলে। এমনিভাবে জীবনের কারণও স্বাভাবিক বিষয়াদি। এসব স্বাভাবিক রিষয় পরকালের মুখাপেক্ষী नंत्र विश्वात भवकानीन कीयम तिरे।) जाएमत कार्ट अब काम प्रनीत सिरे, जाती क्येंने खनुषारंग कथा वाल। ( खर्षार भवकानीम<sup>्</sup>जीवन ना श्लेशांत क्लांन मनील निर्दे अवर সত্যপহীদের দলীলের কোন জওয়াবও তারা দিতে পারে না।) যখন (এ সম্পর্কে) তাদের কাছে আমার সুস্পত্ট আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় (যা উদ্দেশ্য প্রমাণ করতে যবেন্ট,) তথ্য এ কথা বলা ছাড়া তাদের কোন জওয়াৰ খাকে না যে, তোমরা ( এ দাবিতে ) সূত্যবাদী হলে আমাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে (জীবিত করে ) নিরে এস। আগনি (জভরাবে) বলুন, আলাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে (যতদিন ইচ্ছা,) জীবিত রাখেন, অভপর (বখন চাইবেন) মৃত্যু দেবেন। এরপর কিয়ামডের দিন ডোমাদেরকে (জীবিত করে,) একর করবেন, বাতে (অর্থাৎ বার বান্তবতার) কোন সন্দেহ নেই। ( সুভরাং সে দিন জীবিত করার কখা বলা হরেছে। দুনিরাতে মৃতকে জীবিত না করবে जिंछा ना श्वता जननी एत ना।) किंतु व्यक्तिश्राण मानूब त्वात्व ना ( अवश श्रमाण श्राण्डि সভ্যকে অন্বীকার করে)। ÷ , è

# আপুনটাক ভাতন্য বিবয়

ष्ट्री الله المحالة अर्था و अर्था रव वाकि जात व्यत्नावधूनिस्क बीव वेशांगा दित

· 25.

করে—) বলা বাছল্য, কোন কাফিরও তার ঘেরালগুনিকে ঘীর ঘোদা অথবা উপাস্য বলে না, কিন্তু ফোরআন পাকের এ আয়াত বাজ করেছে যে, ইবাদত ও উপাসনা প্রকৃতপক্ষে আনুগত্যেরই নাম। যে ব্যক্তি আরাহ্ ভা আলার আনুগত্যের মুকাবিলার অন্য কারও আনুগত্য অবলয়ন করে, তাকেই তার উপাস্য বলা হবে। অতএব যে ব্যক্তি হালাল-হারাম ও জারের-মাজারেরের পরওরা করে না, আলাহ্ যে কাজকৈ হারাম বলেছেন, সে তাতে আলাহ্র আনেদেশের পরিকর্তে নিজের ঘেরাল-খুনির অনুকরণ করে, সে মুখে ঘেরালখুনিকে

উপাস্য না বলজেও প্রকৃতপক্ষে খেরালখুশিই তার উপাস্য। জনৈক সাধক কবি নিশ্নোক্ত কবিতায় এই বিষয়টিই বর্ণনা করেছেন ঃ

> سو د ۱ کشت از سجدا ر ۱۱ بتای پیشا نیم چند برخو د تهمت د ین مسلما نی نهم

এতে খেরালখুশিকে প্রতিমা বলা হয়েছে। যে ব্যক্তি খেরালখুশিকৈ খীর ইমান ও খানুত্ত করে নের, তার সে খেরালখুশিই যেন তার প্রতিমা। হযরত আবু ওমানা বলেন, আমি রসূলুরাহ্ (সা)-কে বলতে ওনেই যে, আকাশের নিচে দুনিয়াতে যত উপাস্যের উপাসনা করা হয়েছে, তপ্রধ্যে আলাহ্র কাছে সর্বাধিক পর্হিত উপাস্য হতে খেরালখুশি। হয়রত শালাদ ইবনে আওস (রা)-এর রেওরায়েতে রসূলুরাহ্ (সা) বলেন, সে ব্যক্তিই বৃদ্ধিমান, যে তার খেরালখুশিকে বশে রেখে পরকালের খন্য কাজ করে। আর সে ব্যক্তিই পাণাচারী, যে তার মনকে খেরালখুশির পেছনে হেড়ে দের এবং অলার বে ব্যক্তিই পাণাচারী, যে তার মনকে খেরালখুশির পেছনে হেড়ে দের এবং অলার্যাক্ আলাহ্র কাছে পরকালের মলল কামনা করে। হয়রত সক্ত ইবনে আবদুলাহ্ তভারী (র) বলেন, তোমাদের খেরালখুশি তোমাদের রোগ। তবে যদি খেরালখুশির বিরোধিতা কর, তবে এ রোগই তোমাদের প্রতিষেধক। —( কুর্ডবী )

জগতের তরু থেকে শেষ পর্যন্ত সময়ের সমণ্টি। কখনও দীর্ঘ সময় কালকে ক্রান্ত বলা হয়। কালিররা দলীলছরূপ বলেছে যে, আল্লাহ্র আদেশ ও ইচ্ছার সাথে জীবন ও মৃত্যুর কোন সম্পর্ক নেই, বরং এওলো প্রাকৃতিক কারণের অধীন। মৃত্যু সম্পর্কে তো সকলেই প্রত্যক্ষ করে যে, মানুষের অল-প্রত্যাল ও শক্তি-সামর্য্য বাবহারের কারণে ক্রয়প্রাপ্ত হতে থাকে এবং দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পর সম্পূর্ণ নিশ্লিয় হয়ে পড়ে। এয়ই নাম মৃত্যু। জীবনও তদ্রপ, কোন খোদায়ী আদেশে নয়। বয়ং উপকরণের প্রাকৃতিক গতিশীলতার মাধ্যমই তা অর্জিত হয়।

দহর তথা মহাকালকে মদ বলা ঠিক নর ঃ কাফির ও মুশরিকরা মহাকালের চক্রকেই সৃষ্টিজগত ও তার সমস্ত অবহার কারণ সাবাস্ত করতে এবং স্বকিছুকে তারই কারকতা বলে অভিহিত করত। অথচ এওলো স্ব প্রকৃতগক্ষে স্বশন্তিয়ান আলাহ্র কুমরত ও ইচ্ছার সম্পন্ন হয়ে থাকে। তাই সহীত্ হাদীসসমূহে দহর তথা মহাকালকে মন্দ বলতে নিমেধ করা হয়েছে। কেননা, কাফিররা যে শন্তিকে সহর শন্স হারা হাত করে, প্রকৃতগক্ষে সেই কুদরত ও শন্তি আলাহ্ তা'আলারই। তাই দহরকে মন্দ বলার কল প্রকৃতগক্ষে আলাহ্ পর্যন্ত গৌছে। রস্বলুলাহ্ (সা) বলেন, মহাকালকে গালি দিও না, কেননা প্রকৃতগক্ষে মহাকাল আলাহ্ই। উদ্দেশ্য এই যে, মূর্বরা যে কাজকে মহাকাল কালাহ্র শন্তি ও কুদরতেরই কাজ। মহাকাল কোন

কিছু নয়। এতে জরুরী হয় বা বে, সহর আলাহ ভাগোলার কোন নাল হবে। কেননা হাদীসে রূপক অর্থে আলাহ্ তাজালাকে সহর বলা হয়েছে।

وَذَلِكَ هُوَ الْغُورُ الْمِينِينَ ﴿ وَكَمَّا الَّذِينِينَ كُفَّرُوا الَّهِ لْ عَلَيْكُمْ فَاسْتَكُنْهُ رَبُوْرُ أَنْنَاتُوْ قُومًا مُحْ لَ إِنَّ وَغُـدَ اللَّهِ حَتَّى وَ السَّاعَـةُ كَارَئِيبَ السَّلُونِ وَ الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَ

(२९) माजामधन ७ वृ-मञ्जात बाजा जातार्वरे । विनिन किवामण সংयक्ति হবে, সেদিন মিধ্যাগন্থীরা ক্ষতিপ্রস্ত হবে। (২৮) আপুনি প্লড্যেক উল্মতকে দেখবেন মঙ্গানু গ্রবছায়। প্রভ্যেক উস্মতকে তাদের আমননামা দেখতে বলা হবে। তোমরা বা করতে, জন্য ভোমানেরকে ছার প্রতিক্ষম দেয়া হবে। (২৯) আমার কাছে রক্ষিত এই আনন্দামা তোমাসির সন্দর্কে স্ত্যু কথা বলবে। তোমরা যা ক্রতে আমি তা নিসিবছ করতাম। (৩০) ঘারা বিছাস স্থাপন করেছে ও সংকর্ম করেছে, তাদেরকে ভালের পালনকতী বীষ্ট রহমতে দাবিল করবেন। এটাই প্রকাশ্য সাক্ষ্যা। (৩১) ভার বারা কুকর ক্রেছে, তাদেরকে বিভাসা করা ফবে, ভোমাদের কাছে কি বালাতুসমূহ निर्क रेक मा ? किंतु किंग्यना कराकात करतिहिता अबर कामना हिता अक जननाथी সম্রাদার। (৩২) যখন বলা হড, জারাহ্র ওরাদা স্ভ্য এবং কিরামতে কোন সন্দেহ নেই, ভর্ম ভোষরা বলতে আমরা জানি না কিরামত কি? আমরা কেবল ধারণাই করি এবং এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিড নই। (৩৩) তাদের মন্দ কর্মগুলো তাদের সাম্মন প্ৰকাশ হয়ে পড়বৈ এবং ৰে আবাৰ নিয়ে তায়া ঠাট্টা-বিচ্চুপ করত, তা তাদেরকে প্রাস করবে। (৩৪) বলা হবে, আজ আমি তোমাদেরকে ভুলে যাব, যেমন তোমরা এ দিনের সাক্ষাথকৈ ভুলে গিলেছিল। ভোমাদের ভাষাস হল জাহালাম এবং ভোমাদের সাহাজকারী নেই 🖟 (৩৫) এটা এ জন্য যে ভোমরা নাজাহুর জালাতসমূহকে ঠাট্টা-রাপে প্রহণ করেছিলে এবং পার্থিব জীবন তোমাদেরকে প্রতারিত করেছিল। সুতরাং আজ ভালেয়কে ভাহালাৰ খেকে বের করা হবে মা এবং তাদের কাছে তওৰা চাওয়া হবে না। (৩৬) অভএব বিশ্ব-জগতের পাননকর্তা, ভূ-মণ্ডালর পাননকর্তা ও নভৌমণ্ডালর পালনকর্তা আলাহরই প্রশংসা। (৩৭) মভোয়ন্তরে ও ভূ-মঞ্চল ভারই দৌরব। তিনি नहां क्यांनी, अलामह ।

#### তক্ষ্মীরের সার-সংক্রেপ

(উপ্তে বলা হারছে, আলাহ্ হা'আলা ভামাদেরকে একল করবেন, একে
কটিন মনে করা উচিত নয়। কেন্মা,) নভামগুল ও ভূ-যুগুলের রাজত্ব আলাহ্ তা'আলারই
(ভিনি রা ইচ্ছা করেন। কাজেই মৃত্যুর পর ভোমাদেরকে জীবিত করাও তাঁর জন্য
স্টিম নয়)। যেদিন কিরামত সংঘটিত হবে, সেদিন মিথাপত্মীরা ক্ষতিপ্রত হবে।
আপনি (সেদিন) প্রভ্যেক দলকে (ভয়ে) নতজানু অবহায় দেখবেন। প্রভ্যেক দলকে
ভাদের আমলনামার (হিসাবের) দিকে আহ্বান করা হবে। (আহ্বান করার অর্থ
ভাই। নতুবা আমলনামা ভো ভাদের কাছেই থাকবে। ভাদেরকে বলা হবে,) আজ
ভোমাদেরকে ভোমাদের কুত্বর্যের প্রতিক্রল দেওয়া হবে। (আরও বলা হবে,) এটা
আমরি (লেখানো) আমলনামা, যা ভোমাদের বিরুদ্ধে সভ্য বলহে (অর্থাৎ ভোমাদের
কর্মকাণ্ড প্রকাশ করছে।) ভোমরা (পুনিরাভে) যা করভে, আমি (ক্রেরশতা আরা)
ভা লিপিবেছ করাভাম। (এটা সেওলোরই সমন্টি।) অভপর (হিসাবের ফয়সালা
এই হবে যে,) যারা ইমান এনেছে ও সংকর্ম করেছে ভাদেরকে ভাদের পালনকর্তা বীর

রহমতে দাখিল করবেন। এটা প্রকাশ্য সাফল্য আরু যারা কুফর ক্রেছে, (ভাদেরকে বলা হবে,) ভোমাদেরকে কি আমার আয়ালসমূহ পাঠ করে শোনানো হত নাঃ কিব তোমরা (সেওলো মেনে নিতে) অহংকার করেছিলে এবং ( এ কারণে) তোমরা ছিলে অগরাধী। যখন (তোমাদেরকৈ) বলা হত, (পুনকক্ষীবিত করে শান্তি ও প্রতিদান স্প্ৰিত) আল্লাহ্র ওয়াদা স্তা<sup>্</sup> এবং কিলামতে কোন সন্দেহ নেই, ভ্ৰন ভোমনা (তান্দ্রিলা ভরে) বলতে, আমরা জানি না কিয়ামত কি? (কেবল ভনে ভনে) আমরা নিছক ধারণাই করি এবং এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত নই। (তখন) তাদের যন্দ কর্ম-ওলো তাদের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং যে আয়াব নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিরূপ করত, তা তাদেরকে প্রান্ত করবে। ( তাদেরকে) বলা হবে, আজ আমি ভোমাদেরকে বিস্মৃত করব, (অর্থাৎ রহমত থেকে বঞ্চিত করব) যেমন তোমরা এ দিনের সাক্ষাতে বিস্মৃত হয়েছিলে। (আজ থেকে) তোমাদের আবাসন্থল জাহান্নাম এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী নেই। এটা (অর্থাৎ এই শান্তি) এ কারণে যে, তোমরা আলাহ্র আয়াত-সমূহকে ঠাট্টা-রূপে প্রহণ করেছিলে এবং পাথিব জীবন ভোমাদেরকে প্রভারিত করেছিল ( তাতে মশওল হয়ে পরকাল থেকে গাফিল বরং পরকাল বীকারই করতে না।) সূতরাং আজ তাদেরকৈ জাহান্নাম থেকে বের করা হবে না। এবং তাদের কাছে তওবা চাওয়া হবে না, (অর্থাৎ তওবা করে আলাহ্কে সন্তট করে নেয়ার সুযোগ দেওয়া হবে না। এস. বিষয়বন্ত থেকে এ কথাও জানা গেল যে,) সমন্ত প্রশংসা আরাহ্রই যিনি নজো-ম এলের পালনকর্তা, ভূ-মণ্ডলের পালনকর্তা, (তথু তাই নয়)বিশ্ব-জগভেরও পালনকর্তা। ্গীরব তাঁরই ( যার আলামত প্রকাশ পায়) আকাশে ও পৃথিবীতে। তিনিই পরাক্রম-শালী, প্রক্তাময়।

#### জানুষরিক ভাতব্য বিষয়

আৰিকাংশ তক্ষসীরবিদের মতে এখানে কিতাব আর্থ দুনিরাভে কেরেশভাগণের বিধিভ আমলনামা। হাশরের মরদানে এসব আমলনামা উদিরে দেওরা হবে এবং রভ্যেকের আমলনামা ভার হাতে পৌছে বাবে। তাকে বলা হবে, ধিন্দুন নির্দ্ধিন করা এবং নিজেই হিসাম কর কি এভিফল ভোমার পাওরা উচিত। আমলনামার দিকে আহ্যান করার অর্থ আমলের হিসাকের দিকে আহ্যান করা।

# न्त्रा वाह्काक पूरा वाह्काक

মন্ধায় অবতীর্ণ, ৪ রুকু, ৩৫ আয়াত

بِسُرِ مِاللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْدِ

17.6

وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَّا اللّه بِالْحِقِّ وَاجَلٍ مُسَمَّى وَالّذِينَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَّا اللّه بِالْحِقِّ وَاجَلٍ مُسَمَّى وَالّذِينَ كَا فَنُورُوا مُعْرِضُونَ ۞ قُلُ ارَهُ يَتَوُمَّا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ارُونِي مَا ذَا خَلَقُوا مِنَ الْاَرْضِ امْرَكُهُمْ شِرْكُ مِنْ دُونِ اللهِ ارُونِي مَا ذَا خَلَقُوا مِنَ الْاَرْضِ امْرَكُهُمْ شِرْكُ فِي السَّلُوتِ وَانَّهُ وَيُولِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ لَكُنُ اللهِ مَنْ دُونِ اللهِ مَنْ لاَ اللهِ مَنْ لاَ يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَالِهِمْ غُولُونَ ۞ وَمَن اصَلُ مِنْ اللهِ مَنْ لاَ يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَالِهِمْ غُولُونَ ۞ وَمَن اصَلُ لَهُمْ اعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كُولُونَ ۞ وَمَن اصَلُ لَهُمْ اعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كُولُونَ ۞ وَمَن اللّهُ اللّهُ مَا أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كُولِونِينَ ۞ حُشِرُ النّاسُ كَانُوا لَهُمْ اعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كُولُونَ اللّهِ عَنْ دُعَا أَوْلِ اللّهِ عَنْ لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَ الْعَلَى اللّهُ الْمُا أَعْدَاهُ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمُ كُولُونَ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الل

## পরম করুণাময় ও অসীম দাতা আলাত্র নামে ওরু--

(১) হা-মীম, (২) এই কিতাব পরাক্রমশালী, প্রভাময় আলাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। (৩) নভামতল, ভূ-মতল ও এতদুভরের মধ্যবতী সবকিছু আমি ষথাষথ-ভাবেই এবং নির্দিন্ট সময়ের জন্যই স্বন্টি করেছি। জার কাফিররা যে বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে, তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (৪) বলুন, তোমরা আলাহ বাতীত যাদের পূজা কর, তাদের বিষয়ে ভেবে দেখেছ কি? দেখাও আমাকে তারা সৃথিবীতে কি স্নিট করেছে? অথবা নভামতল সূজনে তাদের কি কোন জংশ

আছে ? এর পূর্ববতী কোন কিতাব অথবা পরম্পরাগত কোন ভান আমার কাছে উপস্থিত কর—যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (৫) যে ব্যক্তি আরাহ্র পরিবর্তে এমন বস্তুর পূজা করে, যে কিয়ামত পর্যতও তার ডাকে সাড়া দেবে না, তার চেয়ে অধিক পথঃভট আর কে ? তারা তো তাদের পূজা সম্পর্কেও বেখবর। (৬) যখন মানুযকে হাশরে একর করা হবে, তখন তারা তাদের শত্তু হবে এবং তাদের ইবাদত অভীকার করবে।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হা-মীম (-এর অর্থ আলাহ্ তা'আলা জানেন), এই কিতাব পরাক্রমশালী, প্রভাময় আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। (তাই এর বিষয়বন্ধ অনুধাবনযোগ্য। অতপর ভঙ্হীদ ও পরকাল বর্ণিত হয়েছে,) আমি নভোমগুল, ডু-মুগুল ও এতদুভয়ের মধ্যবতী जर्वे किया जरकात अबर निर्मिष्ट जमस्त्रत जनार शिष्ट करति । याता काकित. ভাদেরকৈ যে বিষয়ে সভর্ক করা হয় (যেমন তওহীদ না মানলে কিয়ামতে ভোমাদের আয়াৰ হবে), তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় ( এবং জ্ঞাক্ষেপও করে না )। আপনি ( ভাদেরকে তওহীদ সম্পর্কে ) বলুন, বল তো, আল্লাহ্র ( তওহীদের ) পরিবর্তে তোমরা যাদের প্রুজা কর, (তাদের পূজনীয় হওয়ার কি দলীল আছে। যুক্তিভিডিক দলীল থাকলে) আমাকে দেখাও যে, তারা কোন্ পৃথিবী সুন্টি করেছে অথবা আকাশ স্কুনে তাদের কোন্ অংশ আছে? (খলা বাহলা, তোমরাও তাদেরকে দ্রুটা ছীকার কর না, যা পূজনীয় হওয়ার দলীল হতে পারে, বরং স্টেই বলে থাক, যা পূজনীয় হওয়ার পরিপছী। সুতরাং যুক্তিভিকিক দলীল তো নেই। যদি তোমাদের কাছে ইতিহাস-ভিডিক দলীল থাকে, তবে ) এর (অর্থাৎ কোরআনের) পূর্ববর্তী কোন (বিওছ) কিতার আমার কাছে উপস্থিত কর (যাতে শিরকের আদেশ রয়েছে। কেননা, তোমরাও জান যে, কোরআনে শিরকের খণ্ডন রয়েছে। সুত্রাং জন্য কোন কিতাবের দরকার হৰে । ) অথবা (ষদি কিতাৰ না থাকে, তবে) কোন (নির্ভরযোগা) পরন্পরাগত ভান (যা কিতাবে লিখিত হয়নি, বরং মৌখিকু) আন—যদি তোমরা (শিরকের দাবিতে ) সত্যবাদী হও । (উদ্দেশ্য এই যে, ইতিহাসভিত্তিক দলীবটি সমর্থনযোগ্য ও সন্দস্ত হওয়া দরকার, ষেমন কোন নবীর কিতাব অথবা তার মৌখিক উজি হওয়া চাই। বলা বাহল্য, এরূপ দলীলও কেউ পেশ করতে পারবে না। এতদসত্ত্বেও যারা মিখ্যা বিশ্বাস পরিত্যাপ করে না, অতপর তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, ) তার চেয়ে অধিক পথন্তুট্ট আর কে,(যে দলীল দিতে অক্ষম হওয়া এবং বিপক্ষে দলীল কায়েম থাকা সত্ত্বেও) আল্লাহর পরিবর্তে এমন বস্তর পূজা করে, যে কিয়ামত পর্যন্তও তার ভাকে সাড়া দেবে না এবং যে তার পূজারও খবর রাখে না? অতপর যখন (কিয়ামতি) সমস্ত মানুষকে (হিসাবের জন্য) একর করা হবৈ, তথন ভারা (অর্থাই উপাসারা) ভাদের শন্তু হয়ে যাবে এবং ভাদের ইবাদত অবীকার করবে। (সুতরাং এমন উপাস্যদের উপাসনা করা নিতা**তই ভুল, যাদের উপাসনা করার কোন যুক্তি নেই এবং** উপাসনা না করার যথেষ্ট কারণ মজুদ রয়েছে)।

#### আমুম্বলিক ভাতব্য বিষয়

দাবি বাতিল করার জন্য তাদের দাবির সগক্ষে দলীল চাওয়া হয়েছে। কেননা, সাক্ষ্য-প্রমাণ ব্যতীত কোন দাবি প্রহণীয় হয় না। দলীলের যত প্রকার রয়েছে, সৰওলো আরাভে উল্লেখ করে প্রমাণ করা হয়েছে যে, মুশরিকদের দাবির পক্ষে কোন প্রকার দলীল নেই। তাই এহেন দল্লীলবিহীন দাবিতে অটল থাকা নিয়েট পথর্মস্টতা। আয়াতে দলীলকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এক. মুক্তিভিকি দলীল। এর ने و و ني مَا ذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْلَهُمْ شِرِكُ نِي अधान वता साम्राह: إَرْوَنِي مَا ذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْلَهُمْ شِرِكُ نِي দিতীয় প্রকার ইতিহাসভিত্তিক দলীল। বলা বাহল্য, আল্লাহ্র ব্যাপারে কেবল সেই ইতিহাসভিত্তিক দলীলই গ্রহণীয় হতে পারে, যা স্বয়ং আল্লাইর পক্ষ থেকে আসে। যেমন, তাওরাত, ইজীল, কোরআন ইত্যাদি ঐশী কিতাব অথবা আলাহর মনোনীত নবী ও রস্লগণের উজি। এই দুই প্রকারের মধ্যে প্রথম প্রকারের খণ্ডনে वका रहहार : اَيْتُو نِي بِكِتَابٍ مِن تَهُلِ هَذَا عَالَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ ع দলীল থাকলে কোন ঐশী কিতাব গেশ কর, যাতে মূর্তি পূজার অনুমতি দেওঁয়া হয়েছে। দিতীয় প্রকার অর্থাৎ রস্কগণের উক্তি খণ্ডন করতে বলা হয়েছে, ত্রিক বিভাব আনতে না পারলে কমপকে রস্লগণের পরস্পরাগত কোন উজি পেশ কর। তাও পেশ করতে না পার্লে ছোমাদের কথা ও কাজ পথএচ্টতা বৈ কিছুই নয়।

৪) টা —শ্বাটি উপাক্ষি ও উপাক্ষি এর ওজনে একটি ধাতু। অর্থ নকল, রেওয়ায়েত। এ কারণে ইকরিমা ও মুকাভিল এর তফসীরে 'পয়সম্বরণণ থেকেরেওয়ায়েত' বলেছেন।—( কুরতুবী) সারকথা এই যে, দু'রকম ইতিহাসভিত্তিক দলীল গ্রহণযোগ্য—কোন পয়গম্বরের প্রতি অবতীর্ণ কিতাব এবং লোক পরশ্বরায় প্রমাণিত পয়গম্বরের উজি। আয়াতে কিছু তফসীর করেছেন, যা কোরআনের ভাষার সাথে সামঞ্জ্য-পূর্ণ নর।

وَإِذَا تُتَظَاعَلَيْهِمْ الْيَتُنَا بَيِنْتِ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقَى لَتَا فَكُرُهُ وَكُلُونَ افْتَرُهُ وَكُلُونَ الْتَحِيْمُ وَيَنْكُونُ وَهُو الْعَفُورُ الرَّحِيْمُ وَيَنْكُونُ وَهُو الْعَفُورُ الرَّحِيْمُ وَيَنْكُونُ وَهُو الْعَفُورُ الرَّحِيْمُ وَيُنْكُونُ وَهُو الْعَفُورُ الرَّحِيْمُ وَيُنْكُونُ وَهُو الْعَفُورُ الرَّحِيْمُ وَيَنْكُونُ وَهُو الْعَفُورُ الرَّحِيْمُ وَيُنْكُونَ وَهُو الْعَفُورُ الرَّحِيْمُ وَكُونَ اللَّهُ وَيَعْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْكُونُ اللَّهُ وَلَيْكُونُ اللَّهُ وَلَيْكُونُ اللَّهُ وَلَيْكُونُ اللَّهُ وَلَيْكُونَ اللَّهُ وَلَيْكُونَ اللَّهُ وَلَيْكُونَ اللَّهُ لَا يَعْلِيلُهُ وَالْمُنَ وَالْعَلُولِينَ وَاللَّهُ لَا يَعْلِيلُهُ فَالْمُنَ وَالْعَلُولِينَ وَاللَّهُ لَا يَعْلِيلُهُ فَالْمُنَ وَالْعَلُولِينَ وَاللَّهُ لَا يَعْلِيلُهُ فَالْمُنَ وَالْعَلُولِينَ وَاللَّهُ لَا يَعْلُولُونَ اللَّهُ لَا يَعْلُولُونَ اللَّهُ لَا يَعْلُولُونَ اللَّهُ لَا يَعْلُولُ اللَّهُ لَا يَعْلُولُونَ اللَّهُ لَا يَعْلُولُونَ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا يَعْلُولُونَ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا يَعْلُولُونَ اللَّهُ لَا عَلَى اللَّهُ لَا يَعْلُولُولُونَ اللَّهُ لَا يَعْلُولُولُونَ اللَّهُ لَالْمُولُولُونَ اللَّهُ لَا عَلَى اللَّهُ لَا عَلَى اللَّهُ لَا عَلَامُ اللَّهُ لَا عَلَا عَلَامُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا عَلَا عَلَامُ اللَّهُ لَا عَلَامُ اللَّهُ لَا عَلَامُ اللَّهُ لَا عَلَاللَّهُ لَا عَلَامُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ ال

(৭) বখন তাদেরকে জামার সুন্দত্ট জারাতসমূহ গাঁঠ করে শোনানো হর, তখন সত্য জাগমন করার পর কাফিররা বলে এ তো প্রকাশ্য রাদু। (৮) তারা কি বলে যে, রসূল একে রচনা করেছে? বলুন, যদি জামি রচনা করে থাকি তবে তোমরা জালাহর শাস্তি থেকে জামাকে রক্ষা করার অধিকারী নও। তোমরা এ সম্পর্কে যা জালাহনা কর, সে বিমরে জালাহ, স্যাক্ত অবদক্ত। জামার ও তোমাদের মধ্যে তিনি সান্ধী হিসাবে যথেতট। তিনি ক্ষমানীল, দরাময়। (৯) বলুন, জামি তো কোন নতুন রসূল নই। আমি জানি না, জামার ও তোমাদের সাথে কি ব্যবহার করা হবে। জামি কেবল তারই অনুসরণ করি, যা জামার প্রতি ওহী করা হয়। আমি স্পত্ট সতর্ক-কারী বৈ নই। (১০) বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি এটা জালাহ্র পক্ষ থেকে হয় এবং তোমরা একে অমান্য কর এবং বনী-ইসরাইলের একজন সান্ধী এর পক্ষে সাক্ষ্য দিয়ে এতে বিশ্বাস স্থাপন করে; জার তোমরা জহংকার কর, তবে তোমাদের চেয়ে অবিব্রুচক জার কে হবে? (১১) নিশ্চয় জালাহ্ অবিব্রুচকদেরকে পথ দেখান না।

#### তক্সীরের সার-সংক্ষেপ

যখন আমার (রিসালতের দলীল) সুস্পট্ট আয়াতসমূহ তাদেরকে (অর্থাৎ রিসালত অমান্যকারীদেরকে) পাঠ করে শোনানো হয়, তখন সত্য আগমন করার পর কাঞ্চিররা বলে, এটা প্রকাশ্য যাদু। (অথচ যাদুর মতন যাদু হতে পারে; কিন্তু এসব আরাভের অনুরূপ আয়াত কেউ রচনা করতে পারে না। এটাই তাদের উজির অসারতা প্রমাণের প্রকাশ্য দলীল।) তারা কি বলে যে, এ ব্যক্তি (অর্থাৎ আগনি) একে (অর্থাৎ কোরআনকে) নিজে রচনা করে (আলাহ্র কোরআন বলে) অভিহিত করেন? আপনি বলে দিন, যদি আমি রচনা করে থাকি (আর আলাহ্র নামে চালু করে থাকি,) তবে ( আল্লাহ্ তা'আলা ভার রীতি অনুযায়ী মানুষকে প্রভারণা থেকে বাঁচানোর জন্য মিথ্যা নবুয়ত দাবির অপরাধে আমাকে শীঘুই ধ্বংস করে দেবেন । ধ্বংস করার, সময়) তোমরা (অথবা অন্যরা) আল্লাহ্র শান্তি থেকে আমাকে রক্ষা করতে পারবে না। (উদ্দেশ্য এই যে, নবুয়তের মিখ্যা দাবির কারণে শাস্তি হওয়া অপরিহার্ষ। কেউ এ শান্তি প্রতিরোধ করতে সক্ষম নয়। কিন্তু আমাকে শান্তি **দেও**য়া **হয়**নি। এটাই এ বিষয়ের দলীল যে, আমি নবুয়ত দাবিতে মিথ্যাবাদী নই। অতএব মনে রেখো, ) তোমরা কোরআন সম্পর্কে যা আলোচনা করছ, সে বিষয়ে আলাহ সম্যক ভাত (তাই তোমাদেরকে শান্তি দেবেন)। আমার ও তোমাদের মধ্যে ( সভ্যমিশ্বার ফরুসালার জন্য) তিনি সাক্ষী হিসাবে ষথেষ্ট ( অর্থাৎ খব্রদার । আমি মিথ্যাবাদী হলে আমাকে শাস্তি দেবেন ও তোমরা মিখ্যাবাদী হলে তোমাদেরকে শীস্ত্র অথবা বিলম্বে আষাৰ দেবেন। যদি তোমরা অনে কর যে, নবুয়ত দাবিকারীর উপর আযাব না আসা যেমন তার সভাতার দলীল, তেমনি তোমাদের উপর স্বাধাব না আসাও তোমাদের সত্যতার দলীল, তবে এর জওয়াব এই যে,্) তিনি ক্ষমাশীল, ( তাই দুনিয়াতে কাঞ্চিরদের উপর আয়াব না আসা যে এক প্রকার ক্ষমা, সে ক্ষমাও তিনি করেন এবং) দয়াময় (তাই ব্যাপক দয়া কাফিরদের প্রতিও করেন। অতএব কাঞ্চিরদের উপর দুনিয়াতে আযাব না আসা তাদের সত্যতার দলীল নয়। পক্ষান্তরে নবুয়তের মিথ্যা দাবিদার আর আয়াব ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কেননা, মিথ্যা নবুয়ত দাবির পরেও আযাব না দেওরা মানুষকে পথন্তস্টতায় ঠেলে দেওয়ার নামান্তর)। আপনি বলুন, আমি কোন অভিনৰ রসূল নই ( হয়, তোমরা আশ্চর্য বোধ করবে। আমার পূর্বে অনেক রসুল আগমন করেছেন, যা লোক পরন্সরায় তোমরাও ওনেছ। এমনিভাবে আমি কোন বিস্ময়কর দাবিও করি না, ষেমন আমি বলি না যে, আমি অদুশ্যের খবর জানি। বরং আমি নিজেই বলি যে, অদৃশ্যের খবর ততটুকুই জানি, যতটুকু ওহার মাধ্যমে আমাকে বলে দেওয়া হয়। এহাড়া অন্য কিছু জানি না। এমনকি,) আমি জানি না যে, আমার ও তোমাদের সাথে কি ব্যবহার করা হবে। (সূতরাং আমি যখন নিজের ও জোমাদের ভবিষ্যুৎ অবস্থা জানার দাবি করি না, তখন অদৃশ্যের বিষয়াদি জানার দাবি কিরাপে করব? তবে ওহীর মাধ্যমে যে সব বিষয়ের জান লাভ করেছি, তা নিজের সম্পর্কে অথবা অপরের সম্পর্কে অথবা ইহুকাল ও পরকালের অবস্থা সম্পর্কে হলেও ভা অবশাই পরিপূর্ণ। সেমতে বলা হয়েছে,) আমি (ভান ও কর্মে) কেবল তারই অনুসরণ করি, যা আমার প্রতি ওহী করা হয়। (তৌমরা তা না মানলে আমার কোন ক্ষতি নেই। কেননা,) আমি স্পর্ল্ট সতর্ককারী বৈ নই। (অতপর নিজে কোরআন

রচনা করার উপরোজ অভিযোগ বিস্তারিতভাবে খণ্ডন করা হয়েছে,) আপনি বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি এই কোরআন আলাহ্র পক্ষ থেকে হয় আর তোমরা একে অমানা কর এবং ( এই দলীল দারা আলাহ্র পক্ষ থেকে হওয়া জোরদার হয় যে,) বনা ইসরাইলের (আলিমদের মধ্যে) একজন (আলিম) সাক্ষা এর পক্ষে সাক্ষ্য দিয়ে এতে বিশ্বাস ছাপন করে আর তোমরা ( তা জানা সজেও) অহংকার কর, তবে তোমাদের অপেক্ষা আইক অবিবেচক আর কে হবে? (অবিবেচকদের অবস্থা এই যে,) নিশ্চয় আলাহ্ অবিবেচকদেরকে (ভাদের হঠকারিতার কারণে) পথ প্রদর্শন করেন না ( তারা সর্বদা প্রপ্রভাতার থাকে এবং প্রপ্রভাতার পরিপাম জাহালাম)।

#### আনুৰবিক ভাতব্য বিষয়

ه - وَمَا أَدْ رِيْ مَا يَفْعُلُ بِي وَ لَا بِكُمْ إِنْ ٱللَّهِمْ إِلَّا مَا يُوهِي إِلَى

আরাতে বাকাটি ব্যতিক্রম নির্দেশ করে। অর্থ এই যে, আমার প্রতি যা ওহী করা হয়, তা বাতীত আমি জানি না। এর ডিভিতে তহুসীরবিদ যাহ্হাক এ আয়াতের যে তহুসীর করেছেন, তার সারমর্ম এই যে, আমি একমার ওহীর মাধ্যমে অদৃশ্য বিষয়াদির ভান লাভ করতে পারি। ওহীর মাধ্যমে আমাকে যে বিষয় জানানো হয় না, তা আমার ব্যতিগত বিষয় হোক অথবা উদ্মতের মু'মিন ও কাফিরের বিষয় হোক অথবা ইহুকালের বিষয় হোক কিংবা পরকালের বিষয় হোক—তা আমি জানি না। অদৃশ্য বিষয়াদি সম্পর্কে আমি যা কিছু বলি, তা সবই ওহীর আলোকে বলে থাকি। কোরআন পাকে উল্লিখিত আছে যে, আলাহ্ তা'আলা রস্কুলাহ্ (সা)-কে অনেক অদৃশ্য বিষয়ের ভান দান করেছিলেন। এক আয়াতে আছে :

—আহালাম, জায়াত, হিসাব, নিকাশ, শান্তি, প্রতিদান ইত্যাদি পায়লৌকিক বিষয়ের বিবয়ণ তো য়য়ং কোরআন পাকে অনেক রয়েছে। ইহুকালের ভবিষ্যুৎ ঘটনাবলীর অনেক বিবয়ণও পরম্পরাগত সহীহ্ হাদীসসমূহে রস্কুলুলাহ্ (সা) থেকে বণিত আছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, উল্লিখিত আয়াতের সারমর্ম এতটুকু যে, আমি অদৃশ্য বিষয়াদির ভানে আলাহ্ তা'আলার মত নই এবং এসব ভানে স্বেছ্থীনও নই, বয়ং ওহীর মাধ্যমে আমাকে বতটুকু বলে দেওয়া হয়, আমি ততটুকুই বর্ণনা করি।

তফসীরে রাহল মা'আনীতে এ উক্তি উদ্বৃত করে বলা হয়েছে যে, আমার বিশ্বাস, রসূলুলাহ্ (সা) ততদিন পর্যন্ত দুনিয়া থেকে বিদায় নেন নি, যতদিন আলাহ্র সন্তা, ওণাবলী এবং পরকালের ও ইহকালের শুক্লত্বপূর্ণ বিষয়াদি সম্পর্কে তাঁকে গুরীর মাধ্যম অবহিত করা হয়নি। তবে মায়েদ আগমীকাল কি করবে, তার পরিণাম কি হবে ইত্যাদি ব্যক্তি বিশেষের খুঁটিনাটি অদৃশ্য বিষয়ের জান থাকা কোন উৎকর্ষের বিষয় নয় এবং এগুলো না জানলেও নবুয়তের উৎকর্ষ হ্রাস পায় না।

রসূলুয়াহ্ (সা)-র অদৃশ্য জান সম্পন্ধিত আদেব ঃ এ ব্যাপারে আদেব এই যে, তিনি অদৃশ্যের জান রাখেন না, এরাপ বলা সঙ্গত নয়। বরং এভাবে বলা দরকার যে, আলাহ্ তা'আলা তাঁকে অদৃশ্য বিষয়াদির অনেক জান দান করেছিলেন, যা অন্য কোন পয়গয়রকে দেন নি। কেউ কেউ বলেন, এ আয়াতে পাথিব অদৃশ্য বিষয়াদি সম্পর্কে 'আমি জানি না' বলা হয়েছে—পারলৌকিক অদৃশ্য বিষয়াদি সম্পর্কে নয়। কেননা, পার্টৌকিক বিষয়ে, তিনি খোলাখুলি বলে দিয়েছেন যে, মুশমিন জায়াতে য়াবে এবং কাফির জাহায়ামে যাবে।—( কুরত্বী)

وَ هَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِي أَسُرَاثِيلَ مَلَى مِثْلَةَ فَامَنَ وَاسْتَنَهُو ثُمْ أَوْلَمْ يَكُنْ

আয়াতের অর্থ একই রকম। সারমর্ম এই যে, যেসব ইহদী ও খৃস্টান রসূলুলাহ্ (সা)—র রিসালত ও কোরআন অমান্য করে, তারা অয়ং তাদের কিতাব সম্পর্কেও অজ। কেননা, বনী ইসরাইলের অনেক আলিম তাদের কিতাবে রসূলুলাহ্ (সা)—র নবুয়ত ও নিদর্শন প্রত্যক্ষ করে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছেন। সে আলিমগণের সাক্ষ্যও কি এই মূর্খদের জন্য যথেক্ট নয়? এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, তোমরা আমার নবুয়ত দাবিকে প্রান্ত এবং কোরআনকে আমার রচনা বল। এর এক জওয়াবে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কেউ বাস্তবে নবী না হয়ে নিজেকে নবী বলে মিখ্যা দাবি করলে তার দুনিয়াতেই নিপাত হয়ে য়াওয়া জরুরী, যাতে জনসাধারণ প্রতারিত না হয়। এ জওয়াবই যথেক্ট, কিন্তু তোমরা যদি না মান, তবে এ সম্ভাবনার প্রতিও লক্ষ্য কর যে, জামার দাবি যদি সত্য হয় এবং কোরআন আলাহ্র কিতাব হয় আয় তোমরা একে অমান্য করেই যাও, তবে তোমাদের পরিণতি কি হবে, বিশেষত যখন তোমাদের বনী ইসরাইলেরই কোন মান্যবর ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, এটা আলাহ্র কিতাব, অতপর সে নিজেও মুসলমান হয়ে যায়? এ জান লাভের পরও যদি তোমরা জিদ ও অহংকারে অটল থাক, তবে তোমরা গুরুতব শান্তির যোগ্য হয়ে যাবে।

আয়াতে বনী ইসরাইলের কোন বিশেষ আলিমের নাম উল্লেখ করা হয়নি এবং এটাও নির্দিষ্ট করা হয়নি যে, এ সাক্ষ্য আয়াত অবতরপের পূর্বেই জনসমক্ষে এসে গ্রেছ, না ভবিষ্যতে আসবে। তাই বনী ইসরাইলের কোন ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করার উপর আয়াতের জ্বর্থ নির্দ্ধরশীক ময়। খ্যাতনামা ইহদী আলিম হয়রত আবদুয়াহ্ ইবনে সালামসহ যত ইহদী ও খুস্টান ইসলামে দীক্ষিত হয়েছেন, তারা স্বাই এ

আয়াতের অন্তর্ভু ভি । যাদও আবদুরাহ্ ইবনে সালাম এই আয়াত নাখিল হওয়ার পরে। মদীনায় ইসলাম গ্রহণ করেন। এ আয়াতটি মক্কায় নাখিল হয়েছিল।

হযরত সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, এ আয়াত হযরত আবদুরাত্ ইবনে সালাম সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, ষাহ্হাক প্রমুখ তক্ষসীরবিদ তাই বলেছেন। এ আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ হওয়ার পরিপন্থী নয়। এমতাবন্ধায় আয়াতটি ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে গণ্য হবে।—(ইবনে কাসীর)

وَقَالَ الَّذِينَ كَفُرُوا لِلَّذِينَ امْنُوا لَوْكَانَ خَيْرًا مُّاسَبَقُونَا النِيهِ وَ وَإِذْ لَوْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيْقُولُونَ هٰذَا إِفْكُ قَدِيْمٌ ۞ وَمِن قَبْلِهِ كِتُبُ مُوسِّ إِمَامًا وَرَجَهُ وَهٰذَا كِتْبُ مُصَدِقٌ لِسَاكًا عَرَبِيًّا لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا اللَّهِ وَلَهُ لَهُ لِلْمُعْدِينَ نَ

(১২) জার কাফিররা মু'মিনদের বলতে লাগল যে, যদি এ দীন ভাল হত, তবে এরা জামাদেরকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যেতে পারত না। তারা যখন এর মাধ্যমে সুপথ পারনি, তখন শীঘুই বলবে, এ তো এক পুরাতন মিথ্যা। (১৩) এর আগে মুসার কিতাব ছিল পথপ্রদর্শক ও রহমতস্বরূপ। আর এই কিতাব তার সমর্থক আরবী ভাষার, যাতে জালিমদেরকে সতর্ক করে এবং সংকর্মপরায়ণদেরকে সুসংবাদ দের।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর কাফিররা মুন্মনদের (সমান আনা) সম্পর্কে বলে, যদি এটা (অর্থাৎ কোরআন) ভাল (অর্থাৎ সত্য) হয়, তবে তারা (অর্থাৎ নীচ লোকেরা) আমাদের থেকে এগিয়ে যেতে পারত না। (অর্থাৎ আমরা খুব বুদ্ধিমান আর তারা নির্বোধ, ভাল বিষয়কে বুদ্ধিমানরা প্রথম প্রহণ করে। কাজেই কোরআন সত্য হলে আমরাই আগে গ্রহণ করতাম। কাফিরদের এই উজি তাদের চরম ঔদ্ধত্যের পরিচায়ক)। যখন (হঠকারিতা ও ঔদ্ধত্যের কারণে) তারা কোরআনের মাধ্যমে সূপথ পার্মনি, তখন (জিদের বশবতী হয়ে) শাঘুই বলবে, (পৌরাণিক মিথাা কাহিনীগুলোর মত) এ-ও এক পৌরাণিক মিথাা। এর (অর্থাৎ কোরআনের) আগে মুসার কিতাব (নামিল হয়ে) ছিল, যা (তার উম্মতের জন্য) গখপ্রদর্শক, (এবং বিশেষভাবে মুন্মনদের জন্য) রহমত ছিল। (তওরাতে যেমন ভবিষ্যদ্বাণী আছে) এটা (তেমনি) এক কিতাব যা তাকে (অর্থাৎ তার ভবিষ্যদ্বাণীকে) সত্যায়ন করে, আরবী ভাষায় যাতে জালিমদেরকে স্তর্ক করে এবং সংবোক্দেরকে সুসংবাদ দেয়।

আনুষ্টিক ভাতব্য বিষয়

अर्शकात ७ भर्व मान्यवत जानवृद्धित्क७ ﴿ كُانَ خَيْرًا مَّا سَبُقُونَا الْهُمُ

বিকৃত করে দের। অহংকারী ব্যক্তি নিজের বুদ্ধিকেই ভালমন্দের মাপকাঠি বলে মনে করতে থাকে। সে যা পছন্দ করে না, জন্যেরা তা পছন্দ করলে সে স্বাইকে ব্যোকা মনে করে, অথচ বাস্তবে নিজেই বোকা। কাফিরদের এ ধরনের অহংকার ও গ্রই আলোচ্য আরাতে বিরত হয়েছে। ইসলাম ও ঈমান তাদের পছন্দনীয় ছিল না। তাই অন্যান্য ঈমান-প্রেমিকদের সম্পর্কে তারা বলত, ঈমান যদি ভালই হত, তবে স্বাপ্তে তা আমাদের পছন্দনীয় হত। এই হতক্ছাড়াদের পছন্দের কি মুলা।

ইবনে মুনষির প্রমুখ এক রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেছেন যে, হ্যরত উমর (রা) যখন মুসলমান ছিলেন না, তখন তাঁর রানীন নাম্নী এক বাঁদী ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এই অপরাধে তিনি বাঁদীকে প্রচুর মারধর করতেন, যাতে সে ইসলাম তাাগ করে। তখন কুরাইণ কাঞ্চিররা বলত, হসলাম ভাল হলে রানীনের মত নীচ বাঁদী আমাদেরকে পেছনে ফেলে যেতে পারত না। এর পরিপ্রেক্ষিতেই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়।—
(মাষহারী)

প্রমাণ পাওয়া গেল যে, রসূলুয়াহ (সা) কোন অভিনব রসূল এবং কোরআন কোন অভিনব কিতাব নয় যে, এতে বিশ্বাস স্থাপনে আগতি হবে। বরং এর আসে মুসা (আ) রসূলরাপে আগমন করেছেন এবং তার প্রতি তওরাত নাখিল হয়েছিল। ইঘদী ও খুস্টান কাফিরয়াও তা খীকার করে। বিভীয়ত এতে এই বাকোরও সমর্থন আছে। কেননা, মুসা (আ) ও তওরাত রসূলুয়াহ (সা) ও কোরআনের মত্যতার সাক্ষ্যতা।

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْ النِّينَ وَيْهَا، جَزَاءٌ بِمَاكَانُوا يَخْزُنُونَ أَوْلِيكَ اصْحَبُ الجُنْةُ خَلِدِينَ وَيْهَا، جَزَاءٌ بِمَاكَانُوا يَخْمَلُونَ ﴿ وَلِيلَانِهِ الْحَسْنَاء حَمَلَتُهُ لَا يَعْمَلُونَ ﴿ وَلِلَّهُ يَهِ الْحَسْنَاء حَمَلَتُهُ اللَّهُ وَرَفْطُلُهُ ثَلَاقُونَ شَهُمًّا وَمُعْلُهُ وَرَفْطُلُهُ ثَلَاقُونَ شَهُمًّا وَمُعْلُهُ وَرَفْطُلُهُ ثَلَاقُونَ شَهُمًّا وَمُعْلُهُ وَرَفْطُلُهُ ثَلَاقُونَ شَهُمًّا وَمُعْلُهُ وَرَفْطُلُهُ ثَلَاقُونَ شَهُمًّا وَمُعْلَهُ وَرَفْطُلُهُ ثَلَاقُونَ شَهُمًّا وَمُعْلَهُ وَرَفْطُلُهُ ثَلَاقُونَ شَهُمًا وَمُعْلَهُ وَرَفْطُلُهُ ثَلَاقُونَ شَهُمًا وَمُعْلَهُ وَالْمُولِي اللَّهُ الْمُؤْنَ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْمُلَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

1.7

عَي إِذَا يَلَعُ أَشُدُّهُ وَيَلَعُ أَرْبَعِنِينَ سَنَةً ﴿ قَالَ رَبِّ أَوْزِغُنَّي أَنْ لَذِي كُمَّا نُوا يُوْعَدُونَ ﴿ وَ الَّذِي قَالَ لِوَالِيَانِهِ أَ وَقَلْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِيْ ، وَهُدَ اللهُ وَيُلِكُ إِمِنْ يَهِ إِنَّ وَعُلَا لِلْوَحَقَّى ۚ فَيَقُولُ مَا هَٰذَا إِلَّا آمَا وَمُ يُعُرُضُ الَّذِينَ كُفُرُوا عَكَ النَّارِدِ أَذُ هُمُ ون 🕝

<sup>(</sup>১৩) নিশ্চয় যারা,বলে, জামাদের গালনকতা আল্লাম্, অতপর অক্টিল থাকে, ভাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিভিত হবে না। (১৪) তারাই জালাতের অধিকারী। ভারা তথার চিরকাল থাকবে। তারা যে কমঁ করত, এটা তারই প্রতিফল। (১৫) সামি

মানুষকে তার পিতামাতার সাথে সভ্যবহারের আদেশ দিয়েছি। তার অমনী ভাকে কণ্ট সহকারে পর্ভে ধারণ করেছে এবং কণ্ট সহকারে প্রস্ত করেছে। ভাকে পর্ভে ধারণ করতে ও তার তন্য ছাড়তে লেগেছে লিশ মাস। অবশেষে সে যথন শক্তি-সামর্থ্যের বরসে ও গুরিশ বছরে গৌছেছে, তখন বলতে লাগল হে আমার পার্যকর্তা আঞ্চেক এরূপ ভাগ্য দান কর মাতে আমি ভোমার নিরামতের শোকর করি, যা ভূমি দান করেছ অমাকে ও আমার গিতামাতাকে এবং যাতে আমি তোমার পছকনীয় সংকাজ করি ৷ আমার সভানদেরকে সংকর্মপরায়ণ কর, আমি তোমার এতি ভওবা করনাম এবং আমি আভাবহদের অন্যতম। (১৬) আমি এমন লোকদের সুকর্ম**ওলো** কবুল করি এবং মদ্য কর্মগুলো মার্জনা করি। তারা জারাতীদের তালিকাভুক সেই সভ্য ওরাদার কারণে, যা তাদেরকে দেওয়া হত। (১৭) আর যে ব্যক্তি তার সিতামাতাকে বলে, ধিক তোষাদেরকে, তোমরা কি আমাকে খবর দাও বে, আমি পুনরুষিত হব,:: অথচ আমার পূর্বে বহু লোক গত হয়ে গেছে? আর পিডামাডা আলাহ্র কাছে ফরিয়াদ করে বলে, দুর্ভোগ ভোখার, ভূমি বিশ্বাস স্থাপন কর। নিশ্চর আলাক্র ওরাদা সত্য। তখন সে বলে, এটা তো পূর্ববতীদের উপকথা বৈ নয়। (১৮) ভালের পূৰ্বে যে সৰ ছিন ও মানুষ গত হয়েছে তাদের মধ্যে এ ধরনের জোকদের এতিও শান্তিবালী অবধারিত হয়ে গেছে। মিশ্চর তারা ছিল ক্ষতিপ্রস্ত। (১৯) গ্রন্ড্যেক্স জন্য তাদের কৃতকর্ম অনুযায়ী বিভিন্নভর রয়েছে, যাতে আলাহ্ ভাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেন। বন্তুত তাদের প্রতি ভুলুস করা হবে না। (২০) বেদিন কাফিরদেরকে জাহালামের কাছে উপস্থিত করা হবে সেদিন বলা হবে, তোমরা ভোমাদের সুখ পার্থিব জীবনেই নিঃশেষ করেছ এবং সেওলো ভোগ করেছ। সুতরাং আজ তোমাদেরকে জগ-মানকর আয়াবের শাভি দেওয়া হবে, কারণ, ভোমরা পৃথিবীতে জন্যায়ভাবে অহংকরৈ করতে এবং তোমরা পাপাচার করতে।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যারা (সভ্যমনে) বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্ (অর্থাৎ রস্কুলের বিদ্ধা অনুযায়ী তওহীদ মেনে নেয়), অভগর (ভাতেই) অবিচল থাকে (অর্থাৎ তা আরু করে না,) তাদের (গরকালে) কোন ভয় নেই, এবং তারা (সেথায়) চিন্ধিত হবে না। তারা জারাতের অধিকারী, তথায় চিরকাল থাকবে সেই কর্মের প্রতিষ্ঠান-ছরুগ, যা তারা করত (অর্থাৎ উদ্ধিতি সমান আনা ও তাতে অবিচল মাকা। আলাহ্র এ সমস্ভ হকের ন্যায় আমি বান্দার হকও ওয়াজিব করেছি। তথাধ্য একটি প্রধান হক হলেই গিতামাতার হক। তাই) আমি মানুমকে ভার গিতামাতার সাথে সন্থাবহারের আদেশ দিয়েছি (বিশেষত মাতার সাথে বেনি। কেননা) ভার মাতা তাকে কল্ট সহকারে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কল্ট সহকারে প্রস্কা ও তার জনা ছাড়ানো (প্রায়ই) বিশ মাসে হয়। (এড়ানন পর্বত্ত মাডা নানা রকম কল্ট জোগ করে। এসক কল্টে গিডাও কম বেনি শরীক হয়, বরং

অধিকাংশ বিষয়ে ব্যবস্থাপনা পিভাকেই করতে হয়। উভয়ের আরামেই সমান বিদ্ন স্লিট হয়। এ কারণেই মানুষের **উপর পি**ভামাতার **হক অপরিহার্য ও ওরাজিব করা** रुख्नाइ। स्थितिकथा, अत्रभन्न अस्रान क्रमन वर्ष रुए थार्क।) जनसम्बर्ध यथन स्थापन (অর্ধাৎ প্রাণ্ড বয়সে) পৌছে যায় এবং (প্রাণ্ড বয়সের পর এক সময়) চলিশ বছরে উপনীত হয়, তখন ( ভাগ্যবান হলে ) বলে, হে আমার পানলকর্তা, আমাকে সার্বক্ষণিক শক্তি দিন, যাতে আমি আপনার নিয়ামতের শোকর করি, যা আশনি আমাকে ও আক্ষয় পিভাষাতাকে দান করেছেন। (পিভাষাতা মুসলমান হলে ইহলৌকিক ও পার-লৌকিক উভয় প্রকার নিয়াষতই এর অন্তর্ভুক্ত। অনাধায় কেবল ইহলৌকিক নিয়াষত বোঝানো হয়েছে। পিতামাতার নিয়ামতের প্রভাব সভানের উপরও প্রতিহ্বনিত হয়। সেমতে অন্তিম্ব ও মারিম্ব একটি ইহলৌকিক নিয়ামত। এরই দৌলতে সভানের অন্তিম্ব হয়ে থাকে। আর তাদের পারবৌকিক নিয়ামতের প্রভাব এই যে, তাদের শিক্ষা ও লালন-পালন সভানের ভান ও কর্মের উপায় হয়ে থাকে। সে আরো বলে) যাতে আমি আপনার প্রহন্দনীয় সংকাজ করি এবং আমার সন্তানদেরকেও (আমার উপকারার্ছ) সংকর্মগরায়ণ করুন (চোখে দেখে আনন্দ লাভ করা ইহজৌকিক উপকার এবং সঙরাব পাওরা পারলৌকিক উপকার।) আমি আপনার প্রতি (গোনাব্ থেকেও) তওবা ব্দরলাম: এবং আমি আপনার আভাবহ। (এর উদ্দেশ্য দাসত্ব বীকার করা। অভগর এ দোয়ার ফল বর্ণনা করা হয়েছে যে, ) আমি এমন লোকদের সংকর্মন্তলো কবুল করব এবং তাদের মন্দ কর্মগুলো মার্জনা করব। তারা জালাতীদের তালিকাভুক্ত হবে সে সতা ওয়াদার কারণে, যা তাদেরকে (দুনিয়াতে) মেওয়া হত। (অতপর জানিম ও হতভাগাদের কথা বলা হয়েছে, ) আর যে বাজি (আলাহ্র হক ও বান্দার হক উভয়ই নষ্ট করেছে ; যেমন তার এই অবস্থা থেকে জানা যায় মে; সে) তার পিতা– মাভাকে বলে, ( যাদের হক আদার করতে সর্বাধিক ভাকীদ রয়েছে, বিশেষভ ষধন তারা মুসলমান হয় এবং তাকেও মুসলমান হতে বলে) ধিক তোমাদেরকে, তোমরা কি আমাকে এই ওয়াদা (অর্থাৎ খবর) দাও যে, আমি (কিয়ামতে পুনক্লজীবিত হয়ে) কবর থেকে উত্থিত হব, অথচ আমার পূর্বে অনেক সম্প্রদায় গত হয়ে গেছে, ( যাদেরকে প্রতি যুঁগে তাদের পরগম্বর্গণ এ কথাই বনত, কিন্ত আর্জ পর্যন্ত কোন কিছুই প্রকীশ পেল নাঁ ? এতে বোঝা সেল যে, এখলো ডিডিফীন কথাবার্তা।) আর তারা উভরে (অর্থাৎ পিতামাতা তার এই কুকরী কথাবার্তা তনে অহির হয়ে) আলাহ্র কাছে ফরিয়াদ ক্রিরে (এবং খুব দর্ম সহকারে তাকে বলে,) আরে দুর্ভোগ তোর, তুই ঈমান আন (এবং কিয়ামতকেও সত্য মনে কর।) নিশ্চয় <del>আয়া</del>হ্র ওয়াদা সভ্য। তখন (এরপরও) সে বলে, এটা তো পূর্ববর্তীদের উপকথা বৈ নয়। (উদ্দেশ্য, সে এমন হতভাগা যে, কুষ্ণর ও গিতামাতার সাথে অসদাবহার উভয় গোলাইই লি**ণ্ড**। পিতামাতার ।বরোধিতা তো করেই—কথাবাতীরও ধৃষ্টতা দেখায়। অভপর এসব কুর্কর্মের ফল বর্ণিত হয়েছে,) তাদের পূর্বে যেসব (কাঞ্চির) স্থিন ও মানুষ গত হয়ে গেছে তাদের মধ্যে এ ধরনের লোকদের প্রতিও আছাত্র শান্তিবাণী অবধারিত হয়ে গেছে। নিশ্চর তারা (সবাই) ছিল ক্ষতিগ্রস্ত। (অতপর উপরোক্ত বিশদ বর্ণনার সার্বক্ত

সংক্রেপে বর্ণিত হয়েছে যে, উপরোজ উভয়:দলের মধ্য থেকে ) প্রত্যেকের (অর্থাৎ প্রত্যেক দলের ) জন্য তাদের (বিভিন্ন) কর্মের কারণে আলাদা আলাদা স্তর ক্রেরণ্ড জালাতের স্তর এবং কারও জাহামামের স্তর ) রয়েছে (এ কারণে, ) যাতে আলাহ্ তা'আলা তাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেন। আর তাদের প্রতি (কোন প্রকার) অবিচার করা হবে না। (উপরে নির্দিস্ট করে বলা হয়েছে যে, সংকর্মীদের প্রতিদান জান্নাত। কিন্তু জালিফদের كَانُوا خَا سِرِيْنَ अत् مَق مَلَهِيْم الْقُول नाडि निर्मिण्डे कता रहिन, त्कवन जरकार كَانُوا خَا سِرِيْنَ বলা হয়েছে। তাই অতপর তাদের আষাব নির্দিন্ট করা হয়েছে যে, সোদনটি স্মরণ-যোগ্য—) যেদিন কাঞ্চিরদেরকে জাহান্নামের কাছে উপস্থিত করা হবে (এবং বলা হবে, তোমরা তোমাদের সুখের সামগ্রী পার্থিব জীবনেই নিঃশেষ করেছ। এখানে তোমরা কোন সুখের সামগ্রী পাবে না।) এবং সেগুলো ভোগ করেছ, ( এমনকি তাতে মগ্ন হয়ে আমাকেও ভুলে গিয়েছিলে, ) সূতরাং আজ তোমাদেরকে অপমানজনক আ্যাবের শাস্তি দেওয়া হবে। (সে মতে শান্তি হচ্ছে জাহালাম এবং অপমান হচ্ছে ধিক্লার ও তিরক্কার।) কারণ, তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে অহংকার করতে (অর্থাৎ এমন অহংকার ক্রিতে, যা তোমাদেরকে ঈমান থেকে বিরত রাখত। এরূপ অহংকারই চিরকালীন আযাবের কারণ।) এবং তোমরা পাপাচার করতে (এতে কুফর, ফিস্ক ও সর্বপ্রকার **জুলুম অন্তভ্**জ )।

## আনুষ্টিক ভাতব্য বিষয়

পূর্বোক্ত আয়াতসমূহে জালিমদের জন্য শান্তিবাণী এবং মু'মিনদের জন্য সাফল্যের সুসংবাদ ছিল। আলোচ্য প্রথম দু'আয়াত তারই পরিশিল্ট। প্রথম অর্থাৎ
ا ق الّذ يَى قَالُوا رَبْنَا اللّٰهُ ثُمّ اسْتَقَامُوا اللّٰهِ اللّٰهِ ثُمّ اسْتَقَامُوا اللّٰهِ اللّٰهِ ثُمّ اسْتَقَامُوا اللّٰهِ اللّٰهِ ثُمّ اسْتَقَامُوا اللّٰهُ ثُمّ اسْتَقَامُوا اللّٰهِ ثُمّ اسْتَقَامُوا اللّٰهِ ثُمّ اسْتَقَامُوا اللّٰهِ ثُمّ اسْتَقَامُوا اللّٰهُ ثُمّ اسْتَقَامُوا اللّٰهُ ثُمّ اسْتَقَامُوا اللّٰهِ ثُمّ اللّٰهِ اللّٰهِ ثُمّ اللّٰهِ اللّٰهِ ثُمّ اللّٰهِ اللّٰهِ ثُمّ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّ

সমগ্র ইসলাম, ঈমান ও সৎকর্মসমূহকে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। ক্রিট্র বাক্যে সমগ্র ঈমান এবং ক্রিট্র শব্দের মধ্যে মৃত্যু পর্যন্ত ঈমানে অবিচল থাকা ও তদনুষায়ী পূর্ণমাল্লায় আমল করা দাখিল রয়েছে। ক্রিট্র সমান ও ঈমানে অবিচল থাকার কারণে ওয়াদা করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে ঈমান ও ঈমানে অবিচল থাকার কারণে ওয়াদা করা হয়েছে যে, তাদের ভবিষ্যতে কোন দুঃখ কল্টের ভয় নেই এবং অতীত কল্টের কারণেও তারা পরিতাপ করবে না। পরের আয়াতে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, তাদের এই সুখ চিরভান ও য়ায়ী হবে। পরবতী চার আয়াতে মানুষকে পিতামাতার সাথে সভাবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং এর বিপরীত কর্মের নিন্দা করা হয়েছে। প্রসঙ্গরুমে মানুষরে প্রতি পিতামাতার অনুগ্রহ, সভানের জন্য প্রমণ্ড কলট বীকার এবং পরিগত বয়ুমেছে। ইবনে কার্সীরের ভারায় পূর্ববর্তী আয়াতের করার বিশেষ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। ইবনে কার্সীরের ভারায় পূর্ববর্তী আয়াতের

সাথে এর সম্পর্ক ও যোগসূত্র এই যে, কোরআন পাক সাধারণভাবে যেখানে মানুযকে আরাহ্র আনুগত্য ও ইবাদতের দিকে দাওরাত দের, সেখানে সাথে সাথে পিতামাতার সঙ্গে সন্থাবহার, তাদের সেবায়ত্ব ও আনুগত্যের নির্দেশও দান করে। বিভিন্ন সূরার আনেক আয়াত এর পক্ষে সাক্ষ্য দের। এই পক্ষতি অনুযায়ী এখানেও আয়াহ্র তওহী-দের প্রতি দাওরাতের সাথে সাথে পিতামাতার সাথে সদ্যবহারের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। কুরতুবীতে বর্ণিত যোগসূত্র এই যে, এতে রস্লুরাহ্ (সা)-কে এক প্রকার সাম্থনা দেওয়া হয়েছে যে, আপনি ঈমান ও তওহীদের দাওয়াত অব্যাহত রাখুন। কেউ কর্ল করবে এবং কেউ করবে না। এতে আপনি দুঃখিত হবেন না। কেননা, আনুষ্য তাদের পিতামাতার ক্ষেত্রেও স্বাই সমান নয়। কেউ পিতামাতার সাথে সম্বাবহার করে এবং কেউ সম্বাবহার করে না।

মোটকথা, এ আরাত চতুত্টরের আসল বিষয়বস্ত হল পিতামাতার সাথে সভাবহার শিক্ষা দেওয়া। অবশ্য এতে প্রসঙ্গরমে অন্যান্য শিক্ষাও এসে গেছে। কোন কোন রেওয়ারেত থেকে জানা যায় যে, এসব আয়াত হযরত আবৃ বকর (রা) সম্পর্কে অবতীর্গ হয়েছে। এর ভিভিতেই তক্ষসীরে মামহারীতে তি নির্মাণ বিষা বাছলা, কোরআনের কোন এর অর্থ নেওয়া হয়েছে, হয়রত আবৃ বকর (রা)। বলা বাছলা, কোরআনের কোন আয়াত অবতরণের কারণ কোন বিশেষ ব্যক্তি অথবা ঘটনা হলেও আয়াতের নির্দেশ সবার জন্যেই ব্যাপক হয়ে থাকে। এখানেও যদি আয়াতটির অবতরণের কারণ হয়রত আবৃ বকর হয়ে থাকেন এবং আয়াতে উল্লিখিত বিশেষ ভণাবলী তারই ভণাবলী হয়ে থাকে, তবুও আয়াতসমূহের উদ্দেশ্য ব্যাপকভাবে সবাইকে শিক্ষা দান করা। আসল আয়াতকে ব্যাপক রাখা হলে হয়রত আবৃ বকর আয়াতে বর্ণিত শিক্ষার প্রথম প্রতীক হবেন এবং য়ৌবনে পদার্পণ ও চল্লিশ বহুসর বয়সে উপনীত হওয়া সম্পর্কিত বিশেষ, ভণাবলী হবে দুল্টাভম্বরণে। এখন আয়াতসমূহের বিশেষ বিশেষ শব্দের ব্যাখ্যা দেখুন ঃ

নির্দেশ এবা ্ বিশ্ব - এর অর্থ সন্থাবহার। এতে সেবাযত্ত, আনুগত্য, সম্মান ও সন্ধ্য প্রদর্শনও অন্তর্ভুক্ত।

শব্দের অর্থ সে কল্ট, যা মানুষ কোন কারণবশত সহা করে থাকে এবং ১ -এর অর্থ সে কল্ট, যা সহা করতে অন্য কেউ বাধ্য করে। এ থেকেই ১ শিলের উৎপত্তি। এ বাক্যটি প্রথম বাক্যেরই তাকীদ। অর্থাৎ পিতামাতার সেবাযত্ন ও আনুগতা জ্বন্ধরী হওয়ার এক কারণ এই য়ে, ভারা তোমাদের জন্য জ্বনেক কল্টই সহা করেন। বিশেষত মাতার কল্ট জ্বনেক বেশি

হয়ে থাকে। তাই এখানে কেবল মাতার কল্ট উল্লেখ করা হয়েছে। মাতা দীর্ঘ নয় মাস তোমাদেরকে গর্ডে ধারণ করে। এ ছাড়াও এ সময়ে তাকে অনেক দুঃখ কল্ট সহ্য করতে হয়। এরপর প্রস্বকালে অসহনীয় প্রস্ব বেদনার পর তোমরা ভূমিচ হও।

মাতার হক পিতা অপেক্ষা বেশিঃ আয়াতের ওক্তে পিতারাতা উভরের সাথে সম্বাবহারের কথা উরেশ্ব করা হয়েছে, কিন্তু এ ছলে কেবল মাতার কল্টের কথা উরেশ্ব করার ভাৎপর্য এই যে, মাতার পরিপ্রম ও কল্ট অপরিহার্য ও জল্লরী। মর্ভ ধারণের সময়ে কল্ট, প্রসব বেদনার কল্ট সর্বাবহার ও সব সন্তানের ক্লের মাতাকেই সহাক্লেতে হয়। পিতার জন্য লালন-পালনের কল্ট সহা করা স্বাবহার জল্লরী হয় না। পিতার ধনাচ্য হলে এবং তার চাকর-বাকর থাকলে অপরের মাধ্যম সন্তানের দেখান্তনা করতে পারে, কিংবা বিদেশে অবহান করে ভরণ-পোষণের অর্থ প্রেরণ করতে পারে। এক হাদীসে তিনি বলেন। এক হাদীসে তিনি বলেন। এই টারা টার্ড টারা টার্ড টারা টার্ড টারা সাথে সন্তাবহার কর, অতপর মাতার সাথে, অতপর মাতার সাথে, অতপর নিক্ট আত্মীয়ের সাথে।

ब वारकाछ माणांत्र कण्छे विभिन्न इत्सारह ন্ধ্যে সন্তানকে গর্ডে ধারণ ও প্রসবের *ক্রেন্টের*া পরও যাতা রেহাই পার না**া** এর পরে সকানের খাদ্যও আরাহ্ ভাতারা মাতার স্কমে রেখে দিয়েছেন। মাতা তাকে স্কনালাম করে। আয়াতে বলা হয়েছে যে, সন্তানকৈ গর্ভে ধারণ এবং স্তন্য ছাড়ানো প্রিশ:মাসে হয়। হষরত আলী (রা) এই আম্মাতদল্টে বলেন যে, গর্ভ ধারণের সর্বনিশ্ন সময়কাল ছয় मात्र। क्तिना, وَالْوَا لَدَا تُ يَرْضُعُنَ ا وَلاَ دَهُنَّ حَوْلَهُنِ كَا مِلَهُنِ आत्र। क्तिना, وَالْوَا لَدَا تُ يَرْضُعُنَ ا وَلاَ دَهُنَّ حَوْلَهُنِ كَا مِلَهُنِ ভন্যদানের সর্বোচ্চ সময়কাল পূর্ণ দু'বছর নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং এখানে গর্ভ ধারণ ও রন্যদান উভরের সময়কাল বর্ণিত হয়েছে ব্লিশ মাস। অত্এব র্ডনাদানের দুবিহর অর্থাৎ, চব্বিশ মাস বাদ দিলে গর্ড ধারণের জন্যে হয় মাসই অবশিষ্ট থাকে। সুভুরাং এটাই হবে গর্ভ ধারণের সর্বনিশ্ন সময়কাল। রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, হষরত উস্মান গনী (রা)–এর খিলফেডকালে জনৈকা মহিলার গর্ভ থেকে হয় মাসে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়ে গেলে তিান একে অবৈধ গর্ভ সাব্যস্ত করে শাস্তির আদেশ জারি করেন। ংক্রনা, সাধারণ নিয়ম ছিল নয় এবং স্থানিখন সাভ মাসে সন্তান ভূমিকঠ হওয়া। হ্রুর্ড আলী (রা) এই সংবাদ অবগত হয়ে খলীফাকে শাস্তি কার্যকর করতে বারণ করলেন এবং আরোচ্য আয়াত দারা প্রমাণ করে দিলেন যে, গর্ড ধারণের সর্বনিখন সময়কাল 🗱 মাস। খলীফা তার যুক্তিপ্রমাণ করুর করে শান্তির আদেশ প্রত্যাহার করে নেন।--্( কুরতুবী 🎾

এ কারণেই সমস্ক্রজানিম একমত যে, গর্ভ ধারণের সর্বনিশ্ন সময়কাল ছয় মাস হওয়া সম্ভবগর। এখন সর্বোচ্চ সময়কাল কি, এ সম্পর্কে বিভিন্ন উল্ভিদ রয়েছে। তবে কোরআন এ সম্পর্কে কোন ফায়সালা দেয়নি।

আরাতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, গর্ভ ধারণের সর্বনিশ্ন সময়কাল ছয়মাস নির্ধারিত। এর কম সময়ে সন্তান সৃস্থ ও পূর্ণাল জন্মগ্রহণ করতে পারে না। তবে সর্বোচ্চ কতদিন সন্তান পর্তে পারে কালে, এ সম্পর্কে জন্তাস বিভিন্ন রাগ। এমনিভাবে অন্যদানের সর্বোচ্চ সময়কাল দুবিছর নির্ধারিত। কিন্তু সর্বনিশ্ন সময়কাল নির্দিশ্ট নেই। কোন কোন নারীর দুধই হয় না এবং কারও কারও দুধ কয়েক মাসেই তাকিয়ে যায়। কতক শিশু মায়ের দুধ পান করে না অথবা মায়ের দুধ শিশুর পক্ষে ক্ষতিকর হয়। করে জন্য দুধ পান করাতে হয়।

পর্ত ধারণের ও জন্যদানের সর্বোচ্চ সময়্বকালের ব্যাপারে কিকাহ্বিদদের মতজের ঃ
ইমাম আবু হানীফা (র)-র মতে গর্জ ধারণের সর্বোচ্চ সময়্বকাল দু'বছর। ইমাম
মালেক থেকে চার বছর, গাঁচ বছর, সাত বছর ইত্যাদি বিভিন্ন রেওয়ায়েত বর্ণিত
আছে। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদের মতে চার বছর। (মাযহারী) জন্যদানের
সর্বোচ্চ সময়্বকালের সাথে জন্যদান হারাম হওয়ার বিধানও সম্পূক্ত। জম্বিকাংশ
ফিকাহ্বিদের মতে এই সময়্বকাল দু'বছর। একমার ইমাম আবু হানীফা (র)-র
মতে আড়াই বছর পর্যন্ত শিশুকে জন্যদান করা হায়। এর জর্ম এই য়ে, শিশু দুর্বল
হলে, জনের দুধ ব্যতীত জন্য কোন খাদ্য গ্রহণ না করলে অভিরিক্ত ছ'মাস জন্যদানর
অনুমতি রয়েছে। কারণ, এ বিষয়ে স্বাই এক্ষত য়ে, জন্যদানের দু'বছরের সময়্বকাল
অভিবাহিত হয়ে গেলে মায়ের দুধ শিশুকে পান করানো হায়াম।

अश्री المناع ا

رَبِ الرَّوْفَلَى أَنْ الْعَبْرُ نَعْمَتُكَ النَّيْ الْعَمْنُ عَلَى وَعَلَى وَالدَّى : अभव :

وَ أَنْ أَعْمَلَ مِا لِحًا تَرْضَا لَا وَآصِلُمْ لِيْ نِي ذُرِّيَّتِي ۗ إِنِّي تَبْتُ الْمُكَ

و الْحَامِين الْمَعْلُومِين الْمُعْلُومِين الْمُعْلُومِين الْمُعْلُومِين الْمُعْلُومِين الْمُعْلُومِين

জাপনার নিয়ামতের শোকর আদায় করি, যা আপনি আমাকে ও আমার থিতামাতাকে দান করেছেন এবং থাতে আমি আপনার পছন্দনীয় সংকর্ম করি, আমার সভানদেরকেও সংকর্মপরায়ণ করুন। আমি আপনারই অভিমুখী হলাম এবং আমি জাপনার একজন আভাবহ। এখানে সবছলো ক্রিয়ার অত্যীক্ত পদবাচ্য ব্যবহৃত হয়েছে। এ থেকে বাহ্যজ বোঝা যায় হয়, এটা কোন বিশেষ ঘটনা ও বিশেষ বাজির বর্ণনা, যা আয়াত নামির হওয়ার পূর্বে সংঘটিত হয়ে থাকুরে। এ কার্রেণই তক্ষসীরে মাযহান্তীহত বলা হয়েছে যে, এয়েলা সব হয়রছ আৰু ব্রকর (রা)-এর অবছা। এওলোই বাগক ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে, যাজে অন্য-মুসলমানগণও এতে উদ্বুদ্ধ হয় এবং এয়াপ করে। কুরতুরীকে বর্ণিত হয়রত ইরনে আক্রাসের রেওয়ায়েতের দলীল। সে রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, রস্লুলাহ্ (সা) যখন বিশ বছর বয়সে হয়্রতে খাদীজা(রা)-র অর্থকড়ি দিয়ে ব্যবসীয়ের উদ্দেশ্যে সিরিয়া সক্ষরে যান, তর্মন হয়রত আবু বকর (রা) সে সক্ষরে তার স্বানী ছিলেন। সে সময় তাঁর বয়স

ছিল আঠার নছর। এ বরসকেই अधि । বলা হয়েছে। এ সফরে তিনি রস্কুলাহ (সা)-র অসাধারণ অবদা অবলোকন করে তাঁর একাত ভক্ত হয়ে বান। সঁকর থেকে ফিরে এসে তিনি অধিকাংশ সময় রস্কুলাহ্ (সা)-র সাহচর্যে অতিবাহিত করতেন। অতপর রস্কুলাহ্ (সা)-র বয়স চলিশ বছর পূর্ণ হলে আলাহ্ তা আলা তাঁকে নবুরত দান করলেন। তখন আবু বকর (রা)-এর বয়স ছিল আটটিশ বছর। পুরুষদের নধ্যে সর্বপ্রথম তিনিই ইসলাম গ্রহণ করেন। অতপর তাঁর বয়স যখন চলিশ বছর হয়ে সেল,

তখন তিনি উদ্ভিছিত দোয়া করলেন। আয়াতে بلغ ا ربعين سنة বলে তাই বোবানো

হরেছে। আরাই তাতালা তার ১ টে টি এ কিবল করেন এবং নর জন সুসলমান ও কাফিরের হাতে নির্বাতিত সোলাম ক্রয় করে, মুক্ত করার তওফিক দান করেন। এমনিভাবে তার দোয়া ১ টি এই ১ টি কবল

১০১---

SHAPE OF THE SERVICE OF A PARTY OF

্হয়। বস্তুত তাঁর সভানদের মধ্যে এমন কেউ ছিল না, যে ইসলাম গ্রহণ করে নি। ভোলাহ্ ভাজালা সাহাবায়ে কিরামের কথে হযরত আবূ বকরকেই এই বৈশিষ্টা দান করেন যে, তিনি নিজেও মুসলমান হন এবং পিতা মাতা ও সন্তান-সন্ততি সবাই মুসলমান হয়ে যায়। তারা সবাই রসূলে করীম (সা)-এর পবিত্র সংদর্গও লাভ করেন। তব্দসীরে রাহল মা'আনীতেও একথা বর্ণিত রয়েছে। এখন প্রন্ন হয় যে, তাঁর পিতা আবৃ কুহাফা মক্কা বিজয়ের পর মুসলমান হয়েছিলেন, আর এ আয়াত মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। কুজেই তখন পিতামাতার এতি নিয়ামত দেওয়ার কথা কেমন করে উল্লেখ করা হল ? জওয়াব এই যে, কেউ কেউ আয়াতটিকে মদীনায় অবতীর্ণ বলে উল্লেখ করেছেন। এরূপ হলে কোন প্রন্ন দেখা দেয় না। আর যদি মন্ত্রায় অবতী<sup>ৰ)</sup> ইয়া, তবে অর্থ ইবে ইসলম্মির নিয়ামত দারা গৌরবাশ্বিত হওয়ার দোরা। (রাহল মডিমানী) এই তফসীর দৃল্টে যদিও সবস্তলো অবস্থা ইয়রত আবু বকরের বর্ণিত হয়েছে। কিন্ত আয়াতের বিধান স্বার জন্যই প্রয়োজ্য। আয়াতের উদ্দেশ্য সম্ভ মুসলমানকে নির্দেশ দেওয়া যে, মানুষের বয়স চরিশ বছরের নিকটবর্তী হয়ে গেলে তার মধ্যে পরকলি চিড়া প্রবল হওয়া উচিত ি অতীত গোনাহ থেকে তওঁৰা করে ভবিষ্ঠতে সেওলোঁ থেকে আৰক্ষায় পুরীপুরি যদবান ইওরা দরকার। কেননা, অভিভার্তীর আল<del>াকৈ দেবা গেছে, চরিশ</del> বছর বয়সে যে অভ্যাস ও চরিত্র গড়ে উঠে, তা পরিবর্তন করা কঠিন হয়ে থাকে।

হয়রত উসমান (রা) বর্ণিত রেওয়ায়েতে রস্তুল্লাহু (সা) বলেন, মু'মিন বাদা মখন চলিশ বছর বয়সে উপনীত হয়, তখন আলাহ্ তা আলা তার হিসাব সহজ করে দেন, ষাট বছর বয়সে পৌছালে আলাশের অধিবাসীরা তাকে ভালবাসতে ওক্ত করে, আশি বছর বয়সে পৌছালে আলাশের অধিবাসীরা তাকে ভালবাসতে ওক্ত করে, আশি বছর বয়সে পৌছালে আলাহ্ ভা আলা তার সংক্রমসমূহ মুপ্ততিহিত করেন এবং মদ্দ কর্মওলোকে মিটিয়ে দেন এবং মখন সে নকাই বছর বয়সে পৌছে, তখন আলাহ্ তা আলা, তার সমস্ত অতীত গোনাহ্ মাফ করে দেন, আকে তার পরিবারের লোকজনের জন্য সুপারিশ করার অধিকার দেন এবং আকাশ্রে তার নামের সাথে তার স্বারিশ করার অধিকার দেন এবং আকাশ্রে তার নামের সাথে তার স্বারিশ করার অধিকার দেন এবং আকাশ্রে আলাহ্র করেদী।

—(ইবনে কাসীর) বলা বাছলা, হাদীসে সে মুশ্মিন বাদাকে বোঝানো হয়েছে, যে শরীয়তের বিধি-বিধানের অনুসারী হয়ে আলাহ্ভীতি সহকারে জীবন অভিবাহিত করে।

إُولًا ثِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ ٱ حُمَنَ مَا مَيلُوا وَ نَتَعَا وَ وَ مَنْ سَيِّفَا تِهِمْ

তথাৎ উপরোক্ত খণে গুণান্বিত মু'মিন-মুসকমানের মার্ক্রসমূহ করুল করে নেওয়া হয় এবং গোনাহ্সমূহ করুল করে দেওয়া হয়। এটাও ব্যাপক বিধান। তবে হ্যরত আবু বকরের ক্ষেত্রে এটা সব্প্রথম প্রযোজ্য। হ্যরত আলী (রা)-র নিল্নোক্ত উজি থেকেও আয়াতের কাপকতা বোঝা যায়। মুহান্মদ ইবনে হাতেব বর্ণনা করেন, একবার আমি আমীক্রল মু'মিনীন হ্যরত আলী (রা)-র নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন তাঁর কাছে

আরম্ভ কিছু লোক উপস্থিত ইংল। তারা হযরত উসমান (রা)-এর চরিয়ে কিছু দোষ আরোপ করজে তিনি করজেন ঃ

كان فثمان رضى الله فنه من الذين تال الله تعالى فيهم ولا لكَّ الذين نتقبل فنهم احسن ما عملوا ونتجا وزمن سيئا لهم في أضحاب الجنة وقد المدن الذي كانوا يوقدون قال والله فثمان واقعاب فثمان رضى الله فنهم قالها ثلاثا -

বন্ধ হৈ الذ ي ال على الم الم পূর্বের আয়াতসমূহে বান্তাপিতার সেবা– পূর্বের আয়াতসমূহে বান্তাপিতার সেবা– পূর্বের আয়াত সে বাজির আয়াব ও শান্তি উল্লিখিত হয়েছে, যে পিতামাতার সাথে অসদ্যবহার ও কট্ডি করে। বিশেষ্ত্র্ত পিতামাতা যখন তাকে ইসলাম ও সংকর্মের দিকে দাওয়াত দেয়, তখন তাদের ক্যা অমান্য করা দিওণ পাপ। ইবনে কাসীর বলেন, যে কোন লোক পিতামাতার সাথে অস্থাবহার ক্রবে, তার ক্লেন্তেই এ আয়াত প্রযোজ্য হবে।

মান্নওস্কান এক ভাষণে বলেছিল, এ আয়াত হয়রত আবু বকর (রা)-এর কেন্তে প্রয়োজ্য। সহীহ্ বুখারীর রেওয়ায়েতে আছে যে, হয়রত আয়োশা (রা) মারওয়ানের এই রোবি মিখ্যা প্রতিপন্ন করেছিলেন। কোন সহীহ্ রেওয়ায়েতে আয়াভটি কোন বিশেষ ব্যক্তির কেন্তে প্রযোজ্য বলে বর্ণিত নেই।

তোমরা কিছু ভাল কাজ মুনিয়াতে করে থাকলে তার প্রতিদান্ত তোমাম্লেরকে করা হবে, তোমরা কিছু ভাল কাজ মুনিয়াতে করে থাকলে তার প্রতিদান্ত তোমাম্লেরকে পাথিব আরাম-আমেল ও ভোগ-বিলাসের আকারে দেওরা হয়েছে। এখন পরকালে তোমাদের কোন প্রাপ্তা নেই। এ থেকে জানা যায় কয়, কাজিরুদের যেসব সংকাজ সমাদের অনুপৃষ্টিতিতে আলাহ্র কাছে গ্রহণীয় নয়, পরকালে সেওলো মূল্যহীন , কিন্ত দুনিয়াতে আলাহ্ তা আলা তাদেরকে সেউলোর প্রতিদান দিয়ে দেন । বাজেই কাফিরুরা দুনিয়াতে যেসব বিষয়-বৈভব, ধন-দৌলত, মান-সত্তম, প্রভাব-প্রতিপতি ইত্যাদি লাভ করে, সেওলো তাদের দানশীলতা, সহানুভূতি, সততা ইত্যাদি সংকর্মের প্রতিফল

হয়ে থাকে। ুযু'নিনদের জন্যে এরূপ নয়। ভারা দুনিয়াতে ধনসম্পদ, খান-সম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তি ইত্যাদি নিয়ামত লাভ করলেও পরকালের প্রাপদ্থেকে বঞ্চিত হছে না।

দুনিয়ার সূখ-সায়্থী ভোগ-বিলাস থেকে বেঁচে থাকার শিক্ষাঃ আলোচা অয়াতে দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে ময় থাকার কারণে কাফিরদের উদ্দেশ্যে শান্তিবাণী উচ্চারিত হয়েছে। তাই রসূল্লাহ (সা) সাহাবারে-কিরাম ও তাবেয়ীগণ দুনিয়ার ভোগ-বিলাস বর্জন করার অজ্যাস গড়ে তুলেছিলেন। তাঁদের জীবনালেখ্য এর সাক্ষা দেয়। রসূল্লাহ (সা) হয়রত মুআয় (রা)-কে ইয়ামেন প্রেরণ করার সময় এ উপদেশ দেনঃ দুনিয়ার ভোগ-বিলাস থেকে বেঁচে থেকো। হয়রত আলী (রা)-র রেওয়ায়েতে রসূল্লাহ (সা) বলেন, যে ব্যক্তি আলাহ্র কাছ থেকে অল রিষক নিতে সম্মত হয়ে যায়, আলাহ্ তা আলাও তার অল আলহর সভত্ট হয়ে যান।—(মায়হারী)

وَاذِكُمْ آخَا عَلِهِ مِإِذْ أَنْنَارَ قُوْمَهُ إِلْأَحْقَافِ وَقُلُ خُلَتِ النُّلُارُ لِوَوَمِنَ خُلُفِهَ الْأَتَعْبِلُو ٓ اللَّهُ وَإِنَّا اللَّهُ وَإِنَّى بر وقالوا أجمنتنا لِتنافِكنا عَن ا إِنْ كُنْتُ مِنَ الصِّدِقِينَ ﴿ قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْلًا لْتُ بِهِ وَلِكِنِينَ ٱلْإِلْكُمْ قَوْمًا تَعْفِلُونَ ﴿ فَلَتَا زَاوْهُ يُ كَالْوَا لَمُذَا كَانِشُ تَمُطُونًا اغد عنهم سيعهم 17.7

(২১) ব্লাদ সম্প্রদায়ের ভাইরের কথা সমরণ করুন, তার পূর্ব ও পরে জনেক সতর্ককারী পত হয়েছিল, সে ভারে সম্প্রদায়কে বালুকাময় উচ্চ ট্রাভাকায় এ সর্মে সক্তর্ক করেছিল যে, তোমরা আলাহ্ ব্যক্তীত কারও ইবাদত করে। না। আমি তোমাদের জন্যে এক মহাদিবসের শান্তির আশংকা করি। (২২) চারা বল্ল, তুমি বি আমাদেরকে আমাদের উপাসঃ দেব-দেবী থেকে নির্ভ ক্রতে আগ্যন করেছ? ভূমি সভাবাদী হলে जामाप्तरहरू व विश्वस्तर अम्रामा माथ हो नित्त जात । (२७) ज बतन, ब जान एहा আলাহ্র কাছেই রয়েছে। আমি যে কিবলসহ প্রেরিত হলেছি তা ভোষাদের কাছে পৌছাই। কিন্তু আমি দেখছি তোমরা এক মূর্য সম্প্রদায়। (২৪) (অতপর) ভারা যথন শান্তিকে মেঘরণে-ভাদের উপজ্ঞাকা অভিমুখী দেখল তমন বলল, এ ভোনমঘ, আআদেরকে স্থাপ্ট দেকে। বরং এটা সেই বন্ত, যা ভোমরা তাড়াতাড়ি চেরেছিল। এটা বাদু এতে রয়েছে সমান্তদ শান্ধি। (২৫) তার পালনকর্তার আদেশে সে সব কিছুকে ে ধংগে করে দেবে। অতপর তারা ভোর বেলায় এমন হয়ে গেল যে তাদের বস্তি-ওলো ছাড়া কিছুই দৃশ্টিয়গাচর হল না 🕒 আমি অপরাধী সম্প্রদায়কে এমনিছাবে শান্তি দিল্ল থাকি। (২৬) আমি ডাদেরকে এয়ন বিষয়ে ক্ষমতা নিচুয়ছিলাম, যে বিষয়ে তোমাদেরকে ক্রমতা দেইনি। জামি তাদেরকে দিয়েছিলাম কর্ণ, চচ্ছু ও হাদ্র। কিন্তু তাদের কর্ণ, চক্ষু ও হাদের তাদের কোন কাজে আসলনা, যখন ছারা আলাত্র আলাত-সমূহকে অহীকার করণ এবং তাদেরকে সেই শান্তি প্রাস করে নিল, যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদুপ করত। 類似。

#### তক্ষসীরের: সার-সংক্ষেপ

অগনি 'আদ সম্পদায়ের ভাইয়ের [অর্থাৎ হদ (আ)-এর] কথা সমরণ করুন, বখন তার সম্পুদায়কে বালুকামর উচ্চ উপভাকার (দর্শকদের সমৃতিতে বিষয়েটি উপন্থিত করার জন্য হান চিহ্নিভ করা হয়েছে) এ মর্মে সতর্ক করেছিলেন যে, তোমরা আলাহ্ বাতীত কারও ইবাদত করে নাঃ। (করিলে তোমাদের উপর আমাব নামিল ক্লুবে। এটা এমন জরুরী ও খাঁটি কথা যে,) তার (অর্থাৎ হদের) পূর্বে ও পরে (এই বিষয়বত সম্পর্কে) অনেক সতর্ক কারী (পরগর্ধর এ পর্মার) গত হয়ে পেছেন। [আশ্চর্ম নরায়, হদ (আ) সম্পুদায়ের কাছে একথাও প্রকাশ করেছিলেন যে, সতর্ককারীরা সবাই তওহীদের দাওয়াতে একমত ছিলেন। দাওয়াতের বিষয়বত জোরদার করার জন্ম ত্রুবাদের দাওয়াতে একমত ছিলেন। দাওয়াতের বিষয়বত জোরদার করার জন্ম হিলেন। আরাত বলে-ছিল্লেন, বিষয়বত জোরদার করার জন্ম হিলেন। আরাত বলে-ছিল্লেন, বালির তামাদের জন্য এক মহা (কঠিম) দিবসের শান্তির আশংকা করি এ থেকে বাঁচক্লে হলে তওহীদ কবুল করে নাঙ । তালা বলল, তুমি কি জামাদেরকে জামাদের উপাস্য দেবদেরী থেকে নির্ভ কল্পত জাগমন করেছ ও অতঞ্জ (জামনা ক্লেমিত হব না, তবে) তুমি সত্যবাদী হলে আমাদেরকে জ্বালান দিক্ল, তা বাল্বানিত হব না, তবে) তুমি সত্যবাদী হলে আমাদেরকে জ্বালানিত

কর। তিনি বলনে, এ ভান তো আলাহ্র কাছেই রয়েছে (বি, আযার কবে আসবে।) আমি ব্যাবিষয়স্থ প্রেরিত হয়েছি, তা ভোমাদের কাছে পৌছাই। ( তম্মধ্যে আমাকৈ বজা হয়েছে যে, তোমাদের উপর আযাব আসবে। আমি তা বলে দিয়েছি, এর বৈশি আমার জানাও নেই, ক্ষমতাও নেই।) কিন্ত আমি দেখছি তোমরা এক মুর্থ সম্প্রদার। ্রেকে তো<sup>্</sup>তওহীদ ছাঁকার কর<sup>্</sup>না, তদুপরি বিপদ ছরান্বিত কর্মতে চাঁও এবং আমাকেও তা এনে দিতে আদেশ কর। মোটকথা তারা যখন কিছুতেই সভাকে কবিল করল না, তখন আযাবের প্রস্তৃতি এডাবে ওক্ত হল যে, প্রথমে একটি মেইখণ্ড উঠল, ) র্যমন তারা মেঘখন্তকে তাদের উপত্যকা অভিমুখী দেখন। তখন বলল, এ তো মেঘ, जामामित्रक वृष्टि मिर्दे। ( जाबार वर्तन,) ना, ( अप्रि वृष्टि वर्षभकाती समय नह বরং এটি সে শান্তি, ( যে শান্তি শীঘু মিয়ে আস বলে ) যা তোর্মনা তাড়াতাড়ি চেয়েছিলে। এতে (এই মেঘখণ্ডে) রয়েছে এক বায়ু, যাতে রয়েছে মর্মন্তদ আয়াব। সে স্ববিভূকে ধ্বংস করে দেবে তার পালনকর্তার আদেশে। অতপর (সে বায়ু মানুষ ও জন্ত-জানো-মারকে শ্নো তুর্লে মাটিতে নির্ক্লেপ করন। ফলে) তার এখন হয়ে গেল যে, তাদের বসতিভালো হাড়া কিছুই (অর্থাৎ মানুষ ও জন্ত-জানোয়ার) দৃষ্টিগোচর হল না। অমি অপরাধীদৈরকে এমনিভাবে সাজা দিয়ে থাকি। আমি তার্দেরকে অর্থাৎ আদ সম্প্র-দায়কে) এমন বিষয়ে ক্রমতা দিয়েছিলাম, যে বিষয়ে তোমাদেরকে ক্রমতা দেইনি। ্অর্থাৎ দৈহিক ও আর্থিক শক্তির উপর নির্ভরশীল কাজকর্ম।) আমি তাদেরকে দিয়েছিলাম কর্ণ, চক্ষু ও হাদয়, কিন্ত তারা আল্লাহ্র আয়াতসমূহ অস্বীকার কর্ত, এ কারণে তাদের কর্ণ, চক্ষু ও হাদয় তাদের কোন কাছে আসলনা এবং ভাদেরকে সে শাভি গ্রাস করে নিল, যা নিয়ে তারা ঠাট্রাবিপ্রপ করত ( অর্থাৎ তাদের ইন্ডির তাদেরকে শান্তি থেকে রক্ষা করতে পারল না, হাদমের অনুভূতিপ্রস্ত কৌশল ও দৈহিক শক্ত্রিও তাদেরকে বাঁচাতে পারল না। সূতরাং তোমাদের কি শক্তি আছে )।

وَ لَقَنْ اَهْلَكُنَا مَا حُولَكُمْ مِّنَ الْقُهْ وَحَرَّفُنَا الْأَيْتِ لَعَلَّهُمْ مِنَ الْقُهْ وَحَرَّفُنَا الْأَيْتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ هَوْنِ اللهِ قُرْبَانًا لَيْرَجِعُونَ هَوْنِ اللهِ قُرْبَانًا لَيْرَجِعُونَ هَوْنِ اللهِ قُرْبَانًا اللهِ قَرْبَانًا اللهُ اللهِ قَرْبَانًا مَا عَنْهُمْ وَوَ وَإِلَى اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>২৭) আমি তোমাদের আশেপাশের জনপদসমূহ ধ্বংস করে দিয়েছি এবং বার্মার আয়াতসমূহ তানিয়েছি, যাতে তারা কিরে আসে। (২৮) অতপর আরাহ্র পরিবর্তে তারা আদেরকে সামিধা লাভের জন্যে উপাস্যুরাপে প্রহণ করেছিল, তারা তার্দেরকে সাহাজ্য করল না কেনঃ বরং তারা তাদের কছি থেকে উরাও হয়ে গেল। এই ছিল্টাদের বিশ্বা ও মনগড়া বিষয়।

#### তফসীরের সার-সংক্রেপ

আরাতসমূহের বোসসূত্র (উপরে 'আদ সম্প্রদারের কাহিনী বিভারিত উল্লেখ করা হয়েছিল। এখন তাদেরই মত অন্যান্য সম্প্রদারের উল্লেখ করা হয়েছে, যাদেরকে কুষ্ণর ও পরগর্ষরগণের বিরোধিতার কারণে বিভিন্ন আযাবের মাধ্যমে ধ্বংস করা হয়েছিল। তাদের জনপদের ধ্বংসাবশেষ মক্কাবাসীদের সকরের পথে অবস্থিত ছিল। এসব ধ্বংসাবশেষ থেকে শিক্কা গ্রহণের জুন্যে সংক্ষেপে তাদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে)।

আনি তোমাদের আশেগাশের জারও জনগদ (কুরুর ও শির্কের কারণে)
ধাংল করে দিরেছি (মেমন, সামৃদ ও লৃতের সম্প্রদায়। মরাবাসীরা সিরিয়া সকরে
এসব জনপদ অতিক্রম করত। মরার এফ দিকে ইরামেন ও অপর্কুদকে সিরিরা
অবিহিত ছিল। তাই কি কি বলা হয়েছে।) এবং আমি (ধ্বংস করার পূর্বে
তাদের উপদেশের জন্য) বারবার নিদর্শনসমূহ দেখিয়েছি, যাতে তারা (কুফর ও শিরক
থেকে) বিরত হয়। (কিও তারা বিরত হল না এবং ধ্বংস হয়ে গেল।) অতপর
আরাইর পরিবর্তে তারা যাদেরকে নিকটা লাভের জন্য উপাস্যারাপি প্রহণ করেছিল
(ধ্বংস ও আ্যাবের সময়) তারা তাদেরকৈ সাহায্য করল না কেন? বরং তারা
তাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে গেল। এটা (অর্থাৎ তাদেরকে উপাস্য ও সুপারিলকারী মনে করা) ছিল তাদের বিষ্যা ও মনগড়া বিষয় (বাভবে তারা উপাস্য
ভিল্ল না)।

(২৯) যখন আমি একদল জিনকে আগনার প্রতি আকৃত্ট করেছিলাম, তারা কোরজান পাঠ ওনছিল। তারা যখন কোরজান পাঠের জার্মার উপন্থিত হল, তখন পর্কার বলল, চুপ থাক। জতপর যখন গাঁঠ সমাণ্ড হল, তখন তারা তাদের সম্প্রদারের কাছে সতুর্ক্রারীরূপে কিরে গেল। (৩০) তারা বলল, হে আমাদের সম্প্রদার, আমরা এমন এক কিতাব ওনেছি, যা মুসার পর অবতীর্ণ হয়েছে। এ কিতাব পূর্ববর্তী সব কিতাবের সত্যায়ন করে, সত্য ধর্ম ও সরল পথের দিকে পরিচালিত করে। (৩১) হে আমাদের সম্প্রদার, তোমরা আলাহ্র দিকে আহ্বানকারীর কথা মান্য কর এবং জাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তিনি তোমাদের গোনাহ্ মার্জনা করকেন। (৩২) আর যে ক্রিক্ত আলাহ্র দিকে আহ্বানকারীর কথা মান্য কর জগারুল করকে পারবে না এবং আলাহ্ ব্যতীত তার কোন সাহায্যকারী আক্বে না। এ ধরনের লোকই প্রকাশ্য পথ্যতিতার লিণ্ড।

# **७**क्जीरेंद्रद्र जाद्र-जरस्क्र

( তাদের কাছে সে সময়কার কাহিনী আলোচনা করুন, ) যখন আমি একদল জ্বিনকে আপনার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম। তারা (শেষ পর্যন্ত এখানে পৌছে) কেরেখান পঠি ওনছিল। যখন ভারা কোরআনের ক্রাছে (অর্থাৎ কোর্ডান প্রতির জারগার) উপস্থিত হল, ছখন (পরস্পর) বন্ধল, চুপ থাক (এবং এই কালাম শোন।) অতপর যথন কোরআন পাঠ সমাণ্ড হল (অর্থাৎ নামাযে পরগম্বরের যতটুকু পঞ্চর ছিল, পড়া হয়ে গেল,) তখন তারা (তাতে বিশ্বাস স্থাপন করল এবং) তাদের সম্প্র-দারের কাছে (এই সংবাদ পৌছানোর জন্য) ফিরে সেল। তারা(ফিরে সিয়ে) বলন, ভাইসক, আৰৱা এক ( আণ্চৰ্ৰ )্কিতাব্ এনৈছি, যা মূসা (আ)-র পরে অবতীর্ণ হয়েছে। এ কিতাব পূর্ববঢ়ী সর কিতাবের সত্যায়ন করে এবং সত্য (ধর্ম) ও সরল পথেক দিকে পরিচালিত করে। (অতপর সত্য ধর্ম ইসলাম কবুল করার জন্য প্রথমে প্রেরণা যুদ্ধির ও পরে ভয় দেখিয়ে আদেশ করা হয়েছে।) ভাইসব, তোমরা আন্নান্র पिरंकः ज्ञाहुन्क् कात्रीतः केशा याना क्**त**्वर्थाक् कार्यस्य प्राप्तिक ज्ञाह्म कार्यस्य कार्यस्य পালন কৰে। কথা মান্য করা অর্থ, ) তাতে বিশ্বাস স্থাপন কর (এতে ইলিড করা श्रांतर् रेंबे;े जि नैयानित निरंक जार्गन करत्—ेर्यान जानिक चार्थत निरंक नत। তোমরা এরাপ করনে) জালাই তা'আনা তোমাদের সেনাই মাফ করবেন এবং ছোমা-দেরকে মর্মন্তদ শ্রান্তি নৈকে রক্ষা কর্কেই। আর যে ব্যক্তি আছাহ্ব দিকে আইবন-কারীর কথা মানবে না, সে পৃথিবীতে (অর্থাৎ পৃথিবীর কোন অংশে প্লায়ন করে আলাহ্কে) অপারস করতে পার্বেনা, (অর্থাৎ আলাহ্ তাকে পাইড়োও করতে পারবেন না তা নয়।) এবং আলাভ্ ৰাতীত তার কোন সাহায্যকারী থাকবে না (ষে তাকে वाँठार्ल भारत्र ।) अ धत्रस्यत्र स्वार्के अकामा भथक्रकेलाते निम्ल (स्म क्रमांपानि मस्बर्ध সভোর দিকে আহশনকারীর ডাকে সাড়া দেয় না )।

#### জানুষ্টিক ভাতব্য বিষয়

মন্ত্রার কাফিরদেরকে লোনানোর জন্য পূর্বেকার আয়াতসমূহে কুফর ও অহং-কারের নিন্দা ও ধ্বংসকারিতা বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে তাদেরকে লজ্জা দেওয়ার উদ্দেশ্যে জিনদের ইসলাম গ্রহণের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, জিনরা অহংকার ও গর্বে তোমাদের চেয়েও বেশি, কিন্তু কোরআন জনে তাদের অন্তরও বিগলিত হয়ে গেছে এবং ইসলাম গ্রহণ করেছে। তোমাদেরকে আলাহ্ তা'আলা জিনদের চেয়ে বেশি ভান-বৃদ্ধি ও চেতনা দান করেছেন। কিন্তু তোমরা ইসলমে গ্রহণ করেছ না। জিনদের কোরআন ব্রবণ ও ইসলাম গ্রহণের ঘটনা সহীহ্ হাদীসসমূহে এভাবে বর্ণিত হয়েছেঃ

রসূলুয়াই (সা)-র নবুয়ত লাভের পর থেকে জ্বিন জাতিকে আকাশের সংবাদ সংগ্রহ থেকে নির্ভ রাখা হয়। সেমতে তাদের কেউ সংবাদ য়োনার মানসে উপরে পেলে তাকে উল্কাপিও নিজেপ করে বিতাড়িত করা হত। জিন্রা এই নতুন পরিছিতির কারণ উদ্যোটনে সচেল্ট হল এবং তাদের বিভিন্ন দল কারণ অনুসন্ধানে পৃথিবীর রিভিন্ন জুখণ্ডে হড়িরে পড়ক। একদল হিজাযেও পৌছাল। সেদিন রস্কুলুয়াই (য়) করেকজন সাহাবীসহ 'বাতনে নাখলা' নামক ছানে অবছান করছিলেন। তাঁর "ওকাম" বাজারে য়াওয়ার ইকা ছিল। আরবরা আমাদের মুগের প্রদর্শনীর মত বিজিম জামগায় বিশেষ বিশেষ দিনে মেলার আরোজনত করত। এসৰ মেলায় বহু লোক উপছিত থাকত, দোকান খোলা হত এবং সভা-সমাবেশ অনুর্লিত হত। ওকাষ নামক ছানে প্রতি বছর এমনি ধর্নের এক মেলা কসত। রস্কুলুয়াই (সা) সভ্যবত ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে সেখানে গমন করছিলেন। নাখলা নাকম ছানে তিনি যখন কষরের নামায়ে কোরআন পাঠ করছিলেন, তখন জিনদের জনুসন্ধানী দল্লি সেখানে গিয়ে পৌছাল। তারা কোরআন পাঠ করছিলেন, তখন জিনদের জনুসন্ধানী দল্লি সেখানে গিয়ে পৌছাল। তারা কোরআন পাঠ করে বলতে লাগল, এই সে নতুন ঘটনা, যার কারণে আমাদেরকে আকাশের সংবাদ সংগ্রহে নির্ভ করা ইয়েছে। — (বুখারী, মুসলিম, তিরমিয়ী, নাসায়ী)

অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে যে, জিনরা সেখানে পৌছে পরস্পর বলতে লাগল, চুপ করে কোরআন শোল। রুপুলুরাহু (সা) নামায় শেষ করলে জিনরা ইসলামের সত্যতায়ু বিষ্ণাল ছাগন কেছে, আনের স্থানায়ের কাছে ফিরে গেল এবং তার্ভ কার্ছের রিপোর্ট পেশ করে একথাও বলল, আমরা মুসলমান হয়ে পেছি। তোমাদেরও ইসলাম গ্রহণ করা উচিত। কিন্ত রুসূলুরাই (মা) সূরা জিন অবতীপ্রা হওয়া পর্যন্ত এই জিনদের সমনাগ্রমন এবং তাদের কোরআন পাঠ ওনে ইসলাম গ্রহণের বিষয় কিছুই জানতেন না। সূরা জিনে আলাহু তা'আলা তাঁকে এ বিষয়ে অবহিত করেন।

—(ইবনুল মুন্মির)

আরও এক রেওয়ায়েতে আহে, নসীবাঈন মামক ছানের অধিবাসী এই জিনদের সংখ্যা ছিল্ল নয় অথবা সাত। তাদের প্রচারের ফলে পরবর্তীকানে আরও তিন শত জিন ইসলাম গ্রহণের জনা রস্লুরাহ্ (সা)-র কাছে উপস্থিত হয়।—(রাহল মা'আনী) অন্যান্য হাদীসে জিনদের আগমনের ঘটনা অন্যভাবেও ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু বান্তবে একাধিক ঘটনা রিভিন্ন সময়ে সংঘটিত হওয়ার কারণে এসব বর্ণনায় কোন বৈপরীতা নেই। হয়রত ইবনে আক্রাস থেকে বর্ণিত আছে যে, জিনরা রস্লুরাহ্ (সা)-র কাছে বারবার আগমন করেছে।

খাফফাযী বলেন, সবওলো হাদীস একর করলে দেখা যায় যে, জিনদের আগমনের ঘটনা হয় বার সংঘটিত হয়েছে।—( বয়ানুল-কোরজান )

ি জিনদের অপিমনের ঘটনাই উপরোজ আয়াতসমূহে বিধৃত হয়েছে।

তফসীরবিদ বলেন যে, আগন্তক জিনরা ইহুদী ধর্মাবলমী ছিল। কেননা মূসা (আ)-র পর ঈলা (আ)-র প্রতি যে ইজিল অবর্তীর্ণ হয়েছিল, তাদের উজিতে তার উল্লেখ নেই, কিন্তু ইজীলের উল্লেখ না করাই তাদের ইহুদী হওয়ার যথেন্ট প্রমাণ নয়। কেননা ইজিলের উল্লেখ না করার এক কারণ এও হতে পারে যে, ইজীল অধিকাংশ বিধি-বিধামে তওরাতেরই অনুসারী। কিন্তু কোরআন তওরাতের মত একটি মভ্জ কিতাব।

এর বিধি-বিধান ও শরীয়ত তওরাত থেকে অনেক ভিন্নতর। তাই একখা ব্যক্ত করা

উদ্দেশ্য হতে পারে যে, কোরআনই তওরাতের অনুরূপ যতন্ত্র কিতাব।

অব্যয়টি আসলে "কোন কোন"-এর অর্থ নির্দেশ
করে। এখানে এই অর্থ নেওয়া হলে বাক্যের ফায়দা এই হবে যে, ইস্লাম গ্রহণ করলে
কোন কোন খোনাহ্ মাফ হবে, অর্থাৎ আল্লাহ্র হক মাফ হবে বাদার হর মাফ হবে
না। কেউ কেউ ভব্যয়টিকে অতিরিক্ত সাব্যস্ত করেছেন। এমতারছায় এ ব্যাখ্যা
নিতপ্রয়োজন।

اَولَنُهُ يَهُوْ اَنَّ اللهُ الّذِي خَلَقَ السَّلُوتِ وَالْآرْضَ وَلَمْ يَغَى السَّلُوتِ وَالْآرْضَ وَلَمْ يَغَى الْمَافِقِ مِنْ اللهِ اللهِ عَلَى النّارِ مَا لَيْسَ هَٰ فَا قَلُولُو عَلَى النّارِ مَا لَيْسَ هَٰ فَا وَلُولُولُو عَلَى النّارِ مَا لَيْسَ هَٰ فَا النّارِ مَا لَيْسَ هَٰ فَا اللّهُ وَيَولُمُ اللّهِ اللهِ وَرَبِّنَا مَا اللهُ وَلُولُوا الْعَذُورِ مِنَ الرّسُلِ وَلَا الْعَذُورِ مِنَ الرّسُلِ وَلَا

# تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوْعَدُونَ ﴿ لَمْ يَلِمُ لَمْ يَكُونُ لَمْ يَلِمُ الْمُؤْفِقَ وَالْمُوالُولِكَا لَقُومُ الْفُسِقُونَ فَيَ لَيُلِكُوا لِكَا لَقُومُ الْفُسِقُونَ فَي لَيْكُ الْكَالْقُومُ الْفُسِقُونَ فَي لَيْكُ الْكَالْقُومُ الْفُسِقُونَ فَي لَيْكُ الْكَالْقُومُ الْفُسِقُونَ فَي لَيْكُ الْكَالْقُومُ الْفُسِقُونَ فَي لَيْكُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

(৩৩) তারা কি জানে না বে, জারাহ্ বিনি নডোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টিই করেছেন এবং এণ্ডলোর স্টিটতে কোন ক্লান্তি বোধ করেন নি, তিনি যুতকে জীবিত করতে সক্ষম? কেন নয়, নিশ্চয় তিনি সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। (৩৪) বে দিন কাফিরদেরকে জাহারামের সামনে পেশ করা হবে, সেদিন বলা হবে, এটা কি সত্য নয়? তারা বলবে, হাা জামাদের লালনকর্তার শপথ। জারাহ্ বলবেন, আঘাব জার্ছান কর। কারণ, ভোমরা কুফরী করতে। (৩৫) জতএব জাপনি সবর করুন, যেমন উচ্চ সাহসী পয়পয়রগণ সবর করেছেন এবং ওদের বিষয়ে তড়িঘড়ি করবেন না। ওদেরকে যে বিষয়ে ওয়াদা দেওয়া হত, তা যেদিন তারা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন তাদের মনে হবে যেন তারা দিনের এক মুহুর্তের বেশি পৃথিবীতে জবস্থান করেনি। এটা সুম্পট্ট জবর্গি। এখন তারাই ধ্বংসপ্রাণ্ড হবে, যারা পাপাচারী সম্প্রদায়।

#### তক্ষসীরের সার-সংক্ষেপ

তারা কি জানে না যে, আল্লাহ্ যিনি নভোমগুল ও ভূমগুল স্থিট করেছেন এবং এগুলোর স্থিটিতে কোন ক্লান্তি বোধ করেন নি, তিনি (কিয়ামতে) মৃতদেরকে জীবিত করতে (আরও উত্তমরূপে) সক্ষম? নিশ্চয় তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। (এতে কিয়ামতের সন্ধাব্যতা প্রমাণিত হল।) আর যেদিন (কিয়ামত সংঘটিত হবে এবং) কাফিরদেরকে জাহায়ামের সামনে পেশ করা হবে (এবং জিজাসা করা হবে——)

এটা (অর্থাৎ জাহান্নাম) কি সত্য নয়? (তোমরা দুনিয়াতে এর বান্ধবতা অন্থীকার করতে এবং ুর্নি ইন্ট্রিক বলতে।) সেদিন তারা বলবে, আমাদের পালনকর্তার কসম, নিশ্চয় এটা সত্য। আল্লাহ্ বলবেন, (জাহান্নামের) আষাব আন্থাদন কর। কারণ তোমরা (জাহান্নাম অন্থীকার করতে এবং) কুফরী করতে। [অতপর রস্লুল্লাহ্ (সা)-কে সান্দ্রনা দেওয়া হয়েছে যে, কাফিরদেরকে শান্তি দেওয়ার কথা বখন জানা গেল,] অতএব আপনি সবর কক্ষন যেমন, অসীম সাহসী পয়গম্বলণ সবর করেছেন এবং ওদের বিষয়ে (আল্লাহ্র শান্তিদানে) তড়িছড়ি করবেন না। (মুসলমানদের মনোরজনের খাতিরে রস্লুল্লাহ্ (সা) কাফিরদের দ্রুভ আযাব কামনা করতান। অত্যন্ত আশ্চর্মের বিষয় এই যে, আমাবের পাল্ল কাফিরয়া য়য়ং আমাব দ্বরাণিবত করতে চাইত। বাদী যদি বিবাদীর দ্রুভ শান্তি কামনা করে, তবে তা বোধগম্য ব্যাপার কিন্তু বিবাদী নিজেই নিজের শান্তি দ্রুভ চাইলে তা অবকে কাণ্ড বৈ কি! আল্লাহ্রছ

রহস্যের কারণে তাদের তাৎক্ষণিক শান্তি হবে না ঠিক, কিন্তু কিয়ামতে আমাব প্রতাক করার সময় তাৎক্ষপিক আষ্যাবের মহাই মনে হবে। কেননা,) গ্রাপের্কে যে শান্তির ওয়ালা দেওয়া হয়, ওরা যেদিন সে শান্তি প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন (শান্তির তীর্তার কারনে) ভাদের মনে হবে যেন ভারা দিনের এক মুম্বর্তের বেলি (দুনিয়াতে) অবস্থান करतिन। चर्थार प्रतिज्ञान पीर्य अवस्थान धून जरिकश्ठ मान स्व अवर छारक्रिकि আষাব এসে প্রেছে বরেই মনে হবে ৷ অনুস্তর কাফিরদেরকে হ'লিয়ার করা হয়েছে যে, কাফিরদেরকে জলাকরার উদ্দেশ্যে ) এটা সুম্পত্ট অবগতি যান্ রস্লুরাহ (সা)-র মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে গেছে।] সুতরাং (এরপর) ভারাই বরবাদ হবে, যার। পাপাচারী সম্প্রদায়। (কেননা, অবগড়ির পর কেনি ওয়র স্কাপন্তি লোনা হলে না। এতে রস্মের क्निन क्रिंग अखाद **अ ब्रह्मकु**७ तम्**कात जना ज**ित्रक माम्ह्ना तस्राह्)।

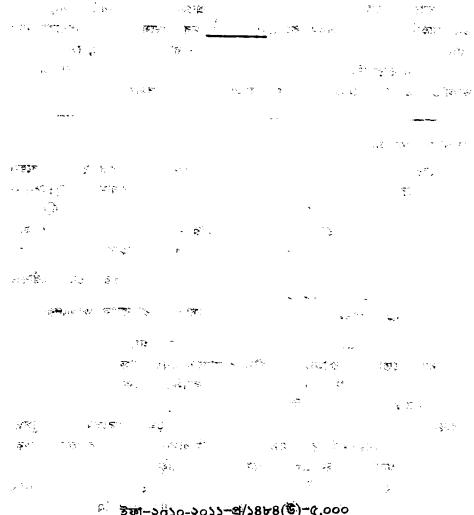

ি ইফা–২৫১০-২০১১–প্ৰ/১৪৮৪(ঊ)−৫,০০০

www.eelm.weebly.com





ইসলামিক ফাউভেশন